# रेष्ठे रेशि बने वहार मूना जिल्हा जिला मून हिल्ला

১৩ই মাট্ট 📲 —২০৫শ এপ্রিল প্যান্ত

জীবনের এ 🖁 স্তথোগ হারাইবেন না

भूगा स्त्रीत अभाग निग :--

্দোল পুণিমা ... ১৫ই মার্চ্চ চৈত্র অমাবজ ৩১শে মার্চ্চ রাম নবমা ৮ই এপ্রিল কম্ম ... ১৩ই এপ্রিল

পুদীয় এলাই বংসর পরে স্বর্শপ্র এইং অতীর পুণাদায়ক ।ই মহাযোগ পুন্বনার অনুষ্ঠিত ইইতেছে, হরিদাহ পুণ কুন্ত মেলা ১৯৫০ সনের পুবের আর ইইকো।

১০ই মার্চ্চ ইইতে ১৮ই এপ্রিল অবধি হরিদারের ক্ষা মুল্যে সকল শ্রেণীর যাতায়াতা টিকিট পাওয়া ইইবে, যাহাতে ২রা মে অবধি প্রত্যাবত্তণ করা লিবে। পথিমধ্যে ইচ্ছামত যে কোন ষ্টেশনে মুত্রা বিরতি করিতে পারা যাইবে, কিন্তু নির্দিষ্ট সাম্বর মধ্যে ভ্রমণ শেষ করিতে ইইবে।

' টিকিট ক্রান্ধান স্থান হইতে ৩০ মাইল বা তার ভিতর কোন ষ্ট্রোনেই যাত্রা বিরতি করিতে পারা যাইবে না।

প্রয়োজনমুদ্ধ সকল প্রধান স্টেশন হইতেই অতিরিক্ত গাড়ী হাড়ার ব্যবস্থা হইবে।

রেলে আরামে ভ্রমণ করুন।



শ্রীস্কুমার দে সরকারের নৃতন বই ! তোমাদের সকলেরই

সূক্মার বাবুর গল্ল থুব ভালো লাগে, না ? ভারে নূতন গলের বই

पूर्व খूनी

জন্ত-জানোয়ারের পশু-পক্ষীর ঘরের কথা বাকবাকে তকতকে বই! শীঘ্রই প্রকাশিত হবে! দাম নাত্র—বাবো আনা রংশশাল কার্য্যালয়

৫৪, বসা রোড, ভ্যানাপুর, কলিকাতা। কোন সাউথ ১৩৯

#### যারা পরের মূখে ঝাল খেতে চায় না সেই বুর্ণীন বুদ্ধিমতী ছেলে মেয়ের আমাদের বই পড়ে খুফিবে

প্রথিবীর রূপক্থা এদেশের সবচেয়ে বড় রূপকথাকার ত্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত

প্রথিনীর গল্প প্রিনীর উপস্যাস সতীকান্ত গুহু, মোহনলাল ও শে ভনলাল গুলোপাখা সম্পাদিত

ৰাডী থেকে পালিয়ে শিবরাম চক্বভী লিখিত

পূথিবীর সবচেয়ে ভার্টেপ্রকথা, রকমারী ছবি। বছ সাইজের বই লিমলে মলাট। पांच (पंडाका। एकिशास्त्रानामा ।

একখান। বই-য়ে পৃথি স্বচেয়ে ভা আর একখানায় সবচেয়ে জ্বা চারখানা উ র মশালের মতে এতখানা য়ের মত এত চ লেখা, ছবি ও ছাপা আর ো যায়নি। দাম একটাকা চার আন্সার এক টাক ভাকমাশুল জাদা।

শিবরাম বাব বাড়ী থেকোলিয়েভিলেন এত চমংকার বই লিখতে পরেছেন। মতে পূজোয় এ রকম বই অ বার হয়নি। দাস এক কৈ।। एकियाउन ब्लाज ।

অব্নাজ্নায় ঠাকুর লিখিত

#### রাজকাতিনী

এথম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ দাম বারো আনা।

#### রাজকাতনী

দিতার খণ্ড, দিতী সংস্করণ দাম এক টা।

ছেলেমেয়েদের জন্য প্রথিবীতে অবনীন্দ্রনাথের মত লেখক নেই, রাজকাচনীর মত নেই। এবার অনেক খরচ করে মলাটের নতুন ছবি ছাপা হল। ভিতরে অকে হাফ্টে (দওর। হল।

তিনখানা আশ্চর্যা বই বার হচ্ছে ঃ জানুয়ারীতে 'সবুজলেখা', ফ্রুন্থ 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'গল্পের দেশে'। তারিখ ভুলোনা।

পাব্লিশিং হাউস ভবানীগুর কলিব

# **ন্র** ক'খানা ভাল আর **ন**্ত্র

#### ত্ৰীগোঠবিলী দে প্ৰনীত শিক্ষদাৰ্গ

এতে আছে—সর্ক্ষী জল ও বাতাসের তর্ঞ্জ আর প্রবাহতত্ত্ব। রেডিও, বাফোনের কথা—আর মন ও বৃদ্ধি, কাজ ও কৌশল, 🖁 ও মন্তিম, ভালমন্দ, ছোটবড়, স্পাদল-নকল, প্রভৃতি 🗸 নীতিমূলক ঘটনার সরস কথা। সবে 🖁 বেরিয়েছে। ্য আনা।

#### জাতকো গল্পসঞ্জুষা

ইতিহানে গৌতমীর কথা পড়েছ —কিন্ম তাঁর এতীত জন্মকথায় যে কয়টি ভাল নীতিমূলক কাহিনী আছে তা জানা উচিত : এ তার স্থন্যর আহরণ।

দ্বভয় আনা।

#### *বেউদের স্কুতন ও নামকরা বই*

জীরাম চক্তবভীর

#### সণ্ট্র সাম্ভার

নতন হাসির বই সবে মাত্র বেরিয়েছে। একটি গল্পে গোবিন্দুৱাৰ ক্ষিণ্ডিকে কি ভাবে সহুৱ দেখিয়েছিলেন : ও পরিমান্তির হলে **দিতীয় সংক্ষরণ বেরুবে।** ভার কাহিনী পড়ঃ∰সতে হাস্তে পেটের নাড়ি চিঁড়ে ধাবে। সভা ঘটনা

াম ছয় আৰা।

াস্থনির্মাল বস্থুর

#### লালন যকিবের ভিটে

নামকরা বই—বার শ্বঁপড়লেও গল্পগুলি কখনও ধারনো ঠোকে না, স্কুতকে জদ করবার উপায় দেখে নাও,

াম ছয় আনা।

बीयौरमहर् वरनाथाशास्त्रत

#### সেদার পাতাড

আছভেম্পক্ষেকাহিনী। পড়তে পড়তে গাণেকাটা দেয় যেমন, তেমন্ত্রিঃমান্তে হাত পা ছাঁড়তে হয়।

াম দশ আনা।

#### গল্পৰীথ

শিশুমণের উপযোগী কংগ্রুটি সরস গল্পের সালি। দিতীয় সংস্করণ।

দাম ছয় আনা।

#### নীতিগল্প গুড়

পারক কবি শেষ সাদির নীতিমূলক গলগুলি বাংলা। রূপ ও রুসে খ্রীন্তিক হরেছে।

চত্র্য সংস্করণ।

দাম ছয় আনা।

শ্রীহেমেন্দ্রক্ষার রায়ের

#### আজৰ দেশে অসলা

বাঙালার Alice in Wonderland. শীঘ্রট পরিবর্দিত দাম আট আনা।

শ্রীমধাংশু দাসগুরের

### মায়াপুরীর ভূত

যে ভৃত্তের গল্প তোমাদের ভীক্ষ করে ত। ভাগ নয়।

খরচা মাত্র ছ' আনা।

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্তীর

#### বেজার হাসি

এবার পূজোয় ঘিতীয় সংস্করণ বেরুল। হাসির কবিতা আর কাট্র ছবি। দাম পাঁচ আনা।

छेशेर्नाल-ङाएँ । । कल्ला श्वायात क्रांनेकाल

# ভারতের সর্বপুরাতন জীবন বীমা কোনী বিস্তি মিউচুয়্যাল লাফি

্রসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড (স্থাপিত ১৮৭১ )

#### কুয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিবর্ণ

১৯৩৫ সালে— নূতন জীবন বীমার কাজ :—১ কোটী ৮৬ লক্ষ টাকার ভূর বোনাস্—প্রতিহাজারে প্রতিবংসর আজীবন বীমায় ২৬১ মেয়াদী বীঃ ১১১

বিপারিত বিবরণের জন্ম পত্র লিখুন—

#### দস্তিদার এণ্ড সন্স, চীফ এজেণ্টস্

১০০ নং ক্লাইভ প্লিট.

:

কলিকতা।

— খার একটা রেকর্ড বংসর

#### বোষে লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

১৯৩৫ সালের নৃতন বীমা—১,২৩,২৯,০০০ টাকা ১৯৩৬ সাল

> ভেলুয়েশনের বৎসর আজই বীমা করিয়া লাভের ভাগী হটন

বীমাকারী ও এজেন্টদের জন্ম সক্ষোংক্রষ্ট স্থবিধাজনক ব্যবস্থা। মেসাস সেন এণ্ড কোৎ

চীফ এজেন্টস্ঃ বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িয়া, আসাম ১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাত।।

टिनिक्शन-किन: ७১১७, टिनिधान-IPCOLD

প্রভিডেন্ট বীমা জগতে যুক্তর আনিয়ার

কোম্পানী লিছিটড

১৯২৪ — **৯২.३৫ हा**का

\$333 -- 8,50,3

এই ক্রমবর্দ্ধমান বীমা তহকী কি ইহা সাফল্যের নিদর্শন কুঁচ গু

माजिक हाँ।।। । इट्टें हाक।।

হেড আফিস ঃ ১০ নং ক্লাইভ বো, বলিকা

#### এম্পারার অফ ইণ্ডিরা

লাইফ এস্মাপ্তরেন্স কোৎ, ।লিমিটেড

मण्यां " ४,५१,५१,०००

আয় ৮১,৩৪,০০০

চলতি বীমা

... 33,63,66,000

নুতন বীমা ''' ১,৮৬,৬৯,০০০

#### ভি, বুস, দাস এণ্ড সন্ম লিমিটেড

চীক এডেক্টস—

नाःलाः निश्वातः উডিয়া, আসাম।

२৮, ভালহোসী সোয়ার, কলিকাতা



# অরগ্যাণ কোং

৬।১)১, রুসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা আমাদের নিজ কারখানায় অরগ্যাণ, হারুমোনিয়ম, গ্রামোদেশন, দেতার, এসরাজ, বাঁশীন নানা প্রকার বাল্যয়ন্ত্র প্রস্তুত ও মেরামত করা হয়। মকঃসলের অর্ডার যত্ন ও তৎপরতার সহিত সরবরাহ করা হয়। উচ্চ কমিশনে সর্বাত্র এজেণ্ট আবশ্যক। সচিত্র কেটালগের জন্ম পত্র লিখুন।



### অভিভাবকের চিন্তা— সস্ভানের ভবি≥া⊂

তোমরা আজ যারা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের। আছ তোমাদের ভবিষ্যুং ভেবে তোমাদের বাপ মা যাঁরা অভিভাবক আছেন তারা থুবই বাস্ত হয়ে পড়েন—ভাঁ। ভাবেন যে তোমাদের খাওয়া, দাওয়া, লেখাপড়া ইত্যাদির জন্ম কি ভাল ব্যবস্থা করে লতে পারে। "আর্য্যান্থানের শিশুমঞ্জন বীমা" এ সব ভাবনার হাত হতে উদ্ধার পাবার বেশ ভাল বশোবস্ত করেছেন। তোমাদের বাপ-মা-কে সবিশেষ জানাবার জন্ম লিখনে বলবে।

ম্যানেজার :--

আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

২নং ডালহাউসী ক্ষোয়ার, কলিকাতা।

# বাহিক সূচীপত্ত কাতিক ১৩৪৪—আগ্রিন ১৭৪৫

| বিষয়                             | <i>লে</i> খক                  | পৃষ্ঠা                                   |
|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| অমরলতা (ধারাবাহিক উপন্যাদ)        | শতীকান্ত গুহ                  | ৩ <b>৽,১</b> ৭২.২৫৭,৩৯২,৪৬১,৫৪৩ <b>.</b> |
|                                   | •                             | ৬০৯,৭০৪,৮১৮,৮৯৬,১০৭৩                     |
| আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্ৰ (জীবনী)      | দেবাশীষ সেনগুপ্ত              | २१৫                                      |
| আজব দেশ (গল্প)                    | কমলা প্রসাদ ঘোষ               | ৮৬০                                      |
| আত্মারাম বাবুর আত্মহতা। (গল্প)    | বিমল দত্ত                     | 99                                       |
| আদুর (কবিতা)                      | কমলা প্রসাদ ঘোষ               | ৬৩৩                                      |
| আমাদের লাইব্রেরী (সমালোচনা)       |                               | \$4,2\$2,4 <b>%¢,</b> \$ <b>\$</b> 28    |
| আমার ম্যাজিক (প্রবন্ধ)            | যাত্তকর পি, সি, সরকার         | 956,265,3000                             |
| আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল      |                               | ٠ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  |
| আশ্চয়া উপহার (গল্প)              | বুদ্ধদেব বহু ও প্রতিভা বস্থ   | 8 ≥ €                                    |
| উড়ো জাহাজ (কবিতা)                | নন্দ গোপাল সেন গুপ্ত          | ৭৯৩                                      |
| উৎসাহীর চিঠি                      |                               | ৮৩৭                                      |
| উৎদাহীর চিঠির ফলাফল               |                               | <b>३</b> २७                              |
| একটা চলে যাওয়া দিনের             |                               |                                          |
| গুরুতর কাহিনী <b>(</b> গল্প)      | স্কুমার দে সরকার              | 4 . 2                                    |
| একটি ঘোড়ার মৃত্যু (গল্প)         | काभाको अमान ठएँ। भागाय        | 8: 5                                     |
| এমন দিনে কেমনে ম। (কবিভা)         | কমলা প্রসাদ ঘোষ               | 9.6                                      |
| 🖚ত অজানারে জানাইলে তুমি (গল্প)    | শিবরাম চক্রবর্ত্তী            | 48                                       |
| কন্ধন ও চন্দন৷ (গল্প)             | অনিমাবস্থ                     | ৫৩৩                                      |
| কয়েকটি দিন (শ্ৰমণ)               | কামাক্ষা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | ৬০৮                                      |
| কাঙ্ড়া উপভাকায় (ভ্ৰমণ)          | পারুল সেনগুপ্তা               | · > > > > > > > > > > > > > > > > > > >  |
| কাজন জন (রূপকথা)                  | দক্ষিণা রঞ্জন মিত্র মজুমদার   | ٧١٤, ١                                   |
| কাজীর বিচার (নাটিকা)              | মন্মথ রায়                    | 26.0                                     |
| কিশোর এর অপমৃত্যু (গল্প)          | কামাৰ্কী প্ৰসাদ চট্টোপাধ্যায় | > १ ९                                    |
| কিশোর বালক শেলী (প্রবন্ধ)         | धवनी (मन                      | . 620                                    |
| কোয়ালা (প্রবন্ধ)                 | স্থবিনয় রায় চৌধুরী          | • 5                                      |
| খুকু পুতৃল কিন্বে নাকি (কবিতা)    | খোকা গুহ                      | 186                                      |
| খুকুর পুতৃল (কবিতা)               | প্রেসেন্দ্র মিত্র             | 68                                       |
| থোকনের সাধ (ক্বিত।)               | বেতাল                         | > 95                                     |
| পাত মহাযুদ্ধ ও ইউরোপের            |                               |                                          |
| ছেলেমেয়েরা (প্রবন্ধ্র            | চিত্ৰ ভান্থ                   | ৬৭ ৮                                     |
| গভীর জলের কাহিনী (গল্প)           | স্থ্যার দে সরকার              | ৩৬৭                                      |
| গর্মিল (কবিতা)                    | অমিয় ভূমণ গুপ্ত              | रेष्ट                                    |
| গরুর গাড়ী (কবিতা)                | শতীকান্ত গুহ                  | 7•8≤                                     |
| গল্পবলা (গল্প)                    | অপূর্ণা সেন                   | २ १२                                     |
| গাধা বনাম গৰু (কবিতা)             | গৌরান্ব প্রসাদ বহু            | 342                                      |
| ভূমঘুমাঘুম জাগর দেশের কথা (কবিতা) | সতীকাম্ভ গুহ                  | <b>664</b>                               |

#### রংমশাল সংস্কৃত্য

| বিষয়                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (লথক                               | পৃষ্ঠা                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| চনস্থিক।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                  | ৽৽৽<br>৽৽ঌ,১৯৮,২৯৽,৬৯৯,৪৭৩,৫৬১,৬৪৩,                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ٩٥٤,٤२٦,٥,٢٢٥                                             |
| টাদনী রাতের গান (কবিতা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | সতীকান্ত গুহ                       | 825                                                       |
| চানা মানা (ক্লপকথা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | স্থলতা রাও                         | 252                                                       |
| ।চঠির বাক্স                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | দিদিভাই                            | २১०,७১०,8०৫,8৮১,৫७१,७8१,                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 980,666,320,3003,333                                      |
| চোন্ত হিদেব (কবিতা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | অমিয় ভূষণ সেনগুপ্ত                | ৮৫৮                                                       |
| ছাগল ছান। (কবিতা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ননগোপাল সেনগুপ্ত                   | <b>৮</b> 99                                               |
| ছায়াচিত্রে ফ্রেডি (জীবনী)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | অধীর চন্দ্র রায় চৌধুরী            | . હર ર                                                    |
| ছায়াচিত্রে ছোটরা (প্রবন্ধ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | काशाकी अभाव ठटहोपासार              | 3 c o c                                                   |
| ছেলের গান (গান)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | উপেন্দ্র চন্দ্র নল্লিক             | ৬ ব ব                                                     |
| ছুটির ঘণ্টা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <i>३</i> ৯७,२७ <b>७</b> ,७         | ११,६२२,१७১,५३२,३०२,७৯८,५५०७                               |
| জীবজন্তুর রোগচিকিৎস। (প্রবন্ধ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | স্থবিনয় রায় চৌধুরী               | 7700                                                      |
| ভীটানগরে ক'দিন (ভ্রমণ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | সৌমিত্রশঙ্কর দাসগুপ্ত              | <b>₹</b> ≥ \$                                             |
| টিকিট ঘর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | \$\$ <b>?</b> ,२०२,৪०७,४৪ <b>১,</b> ٩८७                   |
| 🗃 টু। (কবিতা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়       | ২৩৯                                                       |
| ্ঠিকি ভূল (গল্প)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | সতা চক্ৰবৰ্ত্তী বি, এ,             | • 60                                                      |
| ডেনটিই (কবিভা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক             | 255                                                       |
| ্ <b>তা</b> গের ম্যাঞ্জিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | যাত্কর পি, সি, সরকার               | pp"                                                       |
| তুরস্কের কামাল (জীবনী)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भीरतन्त्र लाल वत                   | ৬৬                                                        |
| <b>দ্বা</b> দার ঘুড়ি (কবিতা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়       | 0506                                                      |
| मिनि (गाउँक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়               | 2.2.5                                                     |
| <b>ত্রে</b> ত্রে শৃ্তা (গ <b>র</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | স্কুমার দে সরকার                   | 280                                                       |
| 'দুরের আলো                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | ab,2b9,849,30a3                                           |
| দেশলাইয়ের বাকা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়       | 990                                                       |
| स्रां । ও हिं वानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | २ <i>५</i> ०, <i>०</i> ,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,०,० |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                  | 962,488,284,5055,5529                                     |
| ধাণার উত্তর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    | ?\$%,\$\$,\$\$,\$\$;,\$\$;,\$\$                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | \$2¢,2052,532 %                                           |
| ধ্ৰাধার উত্তরদাতাদের নাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                    | २:७,७:७,४১०,४৯১,৫৮১,७७४,१७०                               |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    | २२०,५०५२,५५५                                              |
| ৰুদী (কবিতা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | নন্দগোপাল সেনগুপ্ত                 | ৩৯০                                                       |
| নালনা (ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | নরেন্দ্র নাথ বস্থ                  | <b>%</b> •                                                |
| নালিশে বালিশ (গল্প)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | অমিয় ভূষণ গুপ্ত                   | 505                                                       |
| নিত্লী মন্ত্র (গল্প)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | শোভনলাল গলোপাধ্যায়                | 54                                                        |
| îনীল পরী (কবিতা)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | সৌমিত্র* কর দাসগুপ্ত               | . <b>.</b>                                                |
| নোবেল প্রাইজ ও আলফ্রেড নোবেল (প্রবন্ধ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                    | P.C.0                                                     |
| শৃথে বিপথে (ধারাবাহিক উপন্যাস)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | যোগেন্দ্ৰ নাথ গুপ্ত                | : ४३,२৮२,७१२,४२७                                          |
| প্ৰসিদ্ধ বৈশাগ (প্ৰবন্ধ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | शीरत <del>ञ्</del> र नान <b>धत</b> | 500                                                       |
| ্ৰ শুৱাৰী বুদ্ধ (ধারাবাহিক উপস্থাস)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | হেমেন্দ্র কুমার রাষ                | : • > , > ७ • , २ <b>&gt; &gt; , ७</b> ৮ > <b>, ୫</b>     |
| A Sales of the sal |                                    | १२७,७००,७१३,३८७,५०४१                                      |

| · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ्र त्र <b>्यमान</b>         | Same of the                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| বিষয়                                   | <b>লেথক</b>                 | <b>शृ</b> ष्ठे।                                 |
| পাঞ্জাবী উপক্থা (গল্প)                  | কুমুদিনী দৰ্ভ               | ৮০৭,৮৯৩                                         |
|                                         | স্বীজনাথ ঠাকুর              | 5.5€                                            |
|                                         | পুৰু দেবী                   | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~           |
| পৃথিবী ছাড়িয়ে (ধারাবাহিক উপন্যাস)     |                             | ᠵ8¸७० <i>๖</i> ¸৪७২¸৫৫৪¸७২৫¸९७৮,৮২ <b>٩</b> ¸   |
|                                         | •                           | b98,368,308¢                                    |
| প্রতিষোগিত৷                             | *** 1                       | ه ۱۹۵۶, «۵۵, «۵۵, «۵۵, «۵۵, » ه ماره به ده م    |
|                                         |                             | ٩ > > < ٢ - ٢ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - ١ - |
| প্ল্যানচেট (গল্প)                       | শামৃক                       | <b>⊅8</b> ◆                                     |
| বক মহাশয় (কবিতা)                       | গৌর গোপাল বিভাবিনোদ         | <b>964</b>                                      |
| বকেশ্বরের লক্ষ্যভেদ (গল্প)              | শিবরাম চক্রবর্ত্তী          | ৯ ৭৩                                            |
| বন্দিনী চাঁদ (রূপক্থা)                  | বসন্ত কুমার আ্বাঢ্য         | <b>७</b> ९३                                     |
| বয়সের প্রতিযোগিতা (প্রবন্ধ)            | ইন্দিরা দেবী                |                                                 |
| বাঘের থেল। (গল্প)                       | ধরণী সেন                    | <b>≥•3</b> 5                                    |
| বাড়ী বদলের করুণ কাহিনী (গল্প)          | রবীজ লাল রায়               | 364                                             |
| বাদসাহী গল্প (গল্প)                     | অবনীক্রনাথ ঠাকুর            | e+0,5•36                                        |
| বাবার জন্মদিনে (কবিতঃ)                  | প্রাণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়  | ***                                             |
| বাদভিকা (কবিভা)                         | ভবদেব চন্দ্র কর             | 806                                             |
| বাসন্তিকা (নাটিকা)                      | অখিল নিয়োগী                | 8>2                                             |
| বিজ্ঞাপন পড়ার হবি (প্রবন্ধ)            | স্থকুমার লাহিড়ী            | <b>6</b> 53                                     |
| বিভীষণের বিভীষিকা (নাট্য কবিতা)         | অদিত কুমার হালদার           | <b>૭૨૬</b>                                      |
| বীরবলী (গল্প)                           | क्रम्मिनी मख                | <b>ंस्ट्रे</b> क                                |
| বেলজারের ভোজসভা (কবিতা)                 | মহজেন্দ্র চোধুরী            | <b>*•</b>                                       |
| ভাবী গৃহিণীর বৈঠক                       | `                           | >>8,200,000,895,0d8,>00                         |
| ভারতীয় যাত্বিভা।                       | •                           |                                                 |
| ভারতের চিত্রশিল্প (প্রবন্ধ)             | যামিনীকান্ত সেন             | •                                               |
| ভূত চৌদশী                               | ্অবনীক্রনাথ ঠাকুর           | A Maria San San San San San San San San San Sa  |
| ভূতুড়ে (গল্প)                          | স্কুমার দে সরকার            | 966                                             |
| হ্মজার স্বপ্ন (প্রবন্ধ)                 | অজ্জ্না দেবী রায়           | 8093                                            |
| মাটীর স্বর্গ (কবিত।)                    | . অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়       | . ૭૭૨                                           |
| মাতৃহ্বদয় (কবিতা)                      | বিনয় ব্যানাজ্জি            | €82                                             |
| মায়ের ঘরের একটি ছবি (কবিতা)            | শতীকান্ত গুহ                | ₩8¢                                             |
| মায়ের আশীর্কাদ (কবিতা)                 | - বীণা দেবী                 | 2.56                                            |
| মিষ্টিমূখ                               |                             | o. 4,8-2,892,4 <b>%</b> 0,686,988,              |
| 4                                       |                             | हरू ८८८८,१ बढ, ६०६                              |
| মেঘের ছবি (প্রবন্ধ)                     | कांगाकीश्रमान हर्द्वाभाषााव | 289                                             |
| মেনুমেরিজম্ (প্রবন্ধ)                   | হ্রেজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়      | <b>e</b> 5                                      |
| হাঁবা আমাদের স্মরণীয়                   |                             | : 68,296,460,942, <b>666</b> ,620               |
| ক্সঙিলা বে (গল্প)                       | স্থকুমার দে সরকার           | >0@F                                            |
| রংমশাল বৈঠক                             | 864,869,690                 | ,498,449,340,546,698,7353                       |
| রংমশাল দল                               |                             | 465,969,606,5420                                |
| রংমশাল প্রীতি উৎসব                      |                             | <b>₩</b> ♥\$                                    |
|                                         |                             | •                                               |

#### उरम्मान

| বিষয়                                   | লেখক                        |                   | , - Apl         |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|
| রংমত্তপর রংমশাক (নাটক)                  | হেমেক্স কুমার রখি           |                   | ಾಲಿ             |
| बाम्सक्रवाटमा हेन्नी (ग्रह)             | ্ৰোতিৰ্মণী গৰোপাধ্যাম       | •                 | >+54            |
| ক্লামায়ণ কথা (যুক্তাকর বৰ্জ্জিক কবিতা) | অসিত কুমার হালদার           |                   | 696             |
| नानियान (करनाज्या (अवक)                 | বিনয় বোৰ                   |                   | 3.03            |
| রাক্তস আস (প্রবন্ধ)                     | হুবিনয় রাষ চৌধুরী          |                   | 69.             |
| বিকৈটিকি (গৱা                           | রণেশ চন্দ্র হোষ             |                   | <b>666,9</b> 78 |
| ৰূপকথা (কৰিতা)                          | ভবদেব চন্দ্র কর             |                   | 67.             |
| বেল গাড়ী (করিভা)                       | ননগোপাল সেনগুপ্ত            |                   | . ५५३           |
| ভক্ষা বেকের পথে, ব্রহ্মদেশ (ভ্রমণ)      | হিমাংশুশেখর গুপ্ত           |                   | 606             |
| न्यीर्रे मेंन भूनिन विश्वी (जीवनी)      | প্রতিভা দত্ত                | ·                 | ১০৮৬            |
| পুঁভ মি এগাও লাভ মাই ডগ (গল্ল)          | বুৰদেব বহু                  |                   | 3060            |
| লাল কমল নীল কমল সজে যাবি কে (কৰি        | বতা) সতীকান্ত গুহ           |                   | २३৮             |
| শ্বং বন্দনা (কবিতা)                     | नीनिया वत्नापाधाय           | ,                 | >9¢             |
| শারদীয়া (কবিভা)                        | মুগেক্ত নাথ খাঁন            |                   | 2020            |
| শাব্যি (গছা)                            | विभन मख                     |                   | 520             |
| শিউনির বিয়ে (কবিতা)                    | মোহিতলাল মজুমদার            | * .               | 952             |
| শিক্ষমাহিত্য (প্ৰবন্ধ)                  | অবনীক্রনাথ ঠাকুর            |                   | 962             |
| শেক্ষাল ভাগে (গৱ)                       | হুকুমার দে সরকার            |                   | 671             |
| ক্মিত্র্না, ও শ্রীভূর্নোৎসক (প্রবন্ধ)   | যামিনীকান্ত দেন             | •                 | >               |
| স্নাভন্ধৰ্ম ও আগ্য সমাজ (আলোচন          | i) বসম্ভকুমার চট্টোপাধ্যায় | :                 | 890             |
| नुकानी                                  |                             | >>>,७৪৮,৫৬৮,७১১,७ | 944,966,46      |
| সময় নাই (প্ৰবন্ধ)                      | স্বিনয় রায় চৌধুরী         |                   | ৮৫৩             |
| नव्याः इता (ज्यन)                       | শিবপ্রসাদ সেন               |                   | न ७५            |
| শর্মনেশ্রে বান্ধ্র (গর)                 | कूनना तक्षन तांग्र          | a* 46             | 4 4             |
| ্ষপ্ন (কবিতা)                           | সৌমিত্র শব্দর দাসগুপ্ত      | v."               | <b>૧</b> ૧৬     |
| সাতবার (কবিতা)                          | উপেন্দ্র চক্র মল্লিক        |                   | 659             |
| সাধামত কাজ (কবিভা)                      | রাণী রায়                   | ***<br>*          | • 6 5           |
| সাবুর ফিলাবিজয়                         | <u>জ</u> ীধর                | er, e             | ₽8              |
| হাৰুলাথ (ভ্ৰমণ কাহিনী)                  | অমিয় মাধ্ব মিত্র           |                   | <b>೦೬</b> ೬     |
| সাল ভামাৰী (কবিভা)                      | লোকেশ ঘটক                   |                   | 295             |
| ত্ৰী রাজপুত্র (গ্র                      | बुकारमेय यस                 | •                 | 51              |
| হালুয় চরণ (কৰিতা)                      | প্রভাত কিরণ বস্থ            |                   | 49              |
| হাসির কথা নয় (কবিতা)                   | রবীক্সনাথ ঠাকুর             | ,                 | 465             |
| हिचनिकम् (श्रवक)                        | স্থ্যেন্দ্ৰনাথ গৰোপাধ্যায়  | :                 | 201             |
| হিমান্তে ভার্ক শিকার                    | <b>४त्रभी दन</b> न          | •                 | > >645,243      |
| ক্ষবিকেশ ও সহমূল বোলায় একদির (শ্রম     | न) हेन्सिता कोधूबी          | ,                 | 464             |

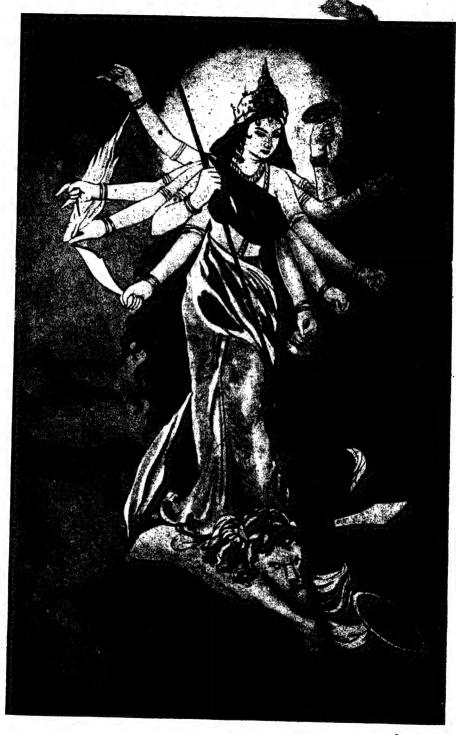

"বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে !"





## প্রীচূর্য়ে এই চুর্গুরুত্বর প্রায়াট্রন ক্রন্ত সেব।

বর্ষার ঘন মেঘ কেটে গেছে—শরতের হাওয়ার মধুর আলিঙ্গন পাওয়া যাচছে!
এ সময়টা বাঙ্গালীর উৎসবের সময়। কোন উৎসব তা' তোমরা ভালই জান। বে উৎসবের
জন্ম সব চেয়ে দীর্ঘ ছুটি পাওয়া যায় সে উৎসব এসে পড়েছে। সারা বছর আশা করা
হয় প্জার ছুটির—তোমরা যে ছুটির আনন্দ উপভোগ কর মহাদেবী দশভূজার প্রাের
জন্ম। তাই আজ বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে আনন্দের ফোয়ারা! সকল হংখ, ঘর্ষণা ও
দারিদ্যের ক্যাঘাত ভূলে' বাঙ্গালী আজ আনন্দে মন্ত হয়েছে। সকল জাতিই উৎসর
করতে অগ্রসর হয়েছে।

সন্থারের বিনাশ ও স্থারের জয় এই হচ্ছে ধর্মের ব্যবস্থা। তুর্গাপুজার এই সভাই সপত্ত করে দেখান হয়। সম্প্রেরা দেবতাদের বার বার পরাস্ত করে জয়ী হয়—তাতে সসতোর জয় হয়ে থাকে। তুর্গাপুজার গয়ে মহিষামূর কি করেছিল জান ? ব্রহ্মার বর পেয়ে মহিষামূর দেবতাদের যুদ্ধে হারিয়ে দেয়। দেবতারা ব্রহ্মার নিকট বায়। বায়া শিব ও দেবতাদের নিয়ে বিফুর কাছে যায়। বিফু উপায় দেখিয়ে দেন। সকল দেবতাদের শক্তির যোগে তুর্গার আবির্ভাব হয়। দেবতারা একে একে চক্রে, শূল, বজু, তুল প্রস্তৃতি মহাদেবীকে দান করে। এই মহাদেবীই ত্রস্ত দানবকে হত্যা করে ব্রহ্মাও শক্তি প্রস্তিতা করেন। বল্ভে গেলে যারা ত্রস্ত তাদের নিধন না করলে সংসার চলেনা। এ জন্ম মহাদেবী এদের বিনাশ করে থাকেন।



সকল দেশের প্রাচীন সন্তাতার দেববাদ বা Mythology আছে। গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি প্রাচীন দেশের কল্পনা ও চিন্তা এক সময় দেবতাদের কল্পনা ও অমুষ্ঠানে প্রকাশ পেত। ভারতের তাই হয়েছে! গ্রীত্বর্গা কল্পনায় প্রচুল্পর ক্ষাপক আছে। দশ হাত মানে স্থুল হাত মাত্র নয়—দশ দিকে যার ভূজের শক্তি রিরাজ কর্ছে তাঁকেই দশভূজা বলা হয়। যিনি মায়ের মত চারিনিকের অমঙ্গলকে বিনাশ করে সন্তানদের জীবন নিরাপদ করেন। মূর্ত্তি ও চিত্রে এই ভাবটী ফোটান হয়—যারা লেখাপড়া জানে না—তারাও তা'তে করে বৃঞ্তে পারে। নানা প্রদেশের অধিবাসীর স্পন্তরের কথাও এমনি করে মূর্ত্তি ও চিত্রছারা প্রকাশ করা হয়।



জীতুর্গা-- যবদ্বাপ

এ দেশে বহু ভাষা প্রচলিত—কাজেই এক দেশের লোক অন্থা দেশের ভাষা বোঝে না। এরপ অবস্থায় কলাবিলার সাহায্য গ্রহণ ধর্মপ্রচারের জন্ম প্রয়োজন হয়। কারণ মূর্ত্তি বা চিত্রের ভিতর দিয়ে কারও কোন বিষয় বৃঝ্তে বাধা হয় না। এ জন্ম উড়িয়ায় শ্রীত্বর্গার যে মূর্ত্তি তা মহারাষ্ট্রদেশের লোকের বৃঝ্তে কন্ত হয়না কিন্ধা যবদ্বীপের মূর্ত্তি বাঙ্গালীর কাছে সুস্পষ্ট হয়।

এই তুর্গামূত্তির ভিতর দিয়া নানাদেশের ভাবের গভীরতা এবং মনের ঐশ্বর্যাও বোঝা যায়। নানাদেশের মূত্তি নানাভাবে সে দেশের অস্তরের চিত্র বহন করে। শ্রীত্বর্গামূত্তি রচনার এই বিচিত্রতা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে যবদ্বীপের শ্রীদূর্গার আছে প্রশান্ত কারুতা ও স্বচ্ছ প্রসন্মতা। শ্রীদূর্গামূত্তিকে নানা সাধক নানাভাবে অক্সভব করেছে। অতি মনোহর হয়েছে যবদ্বীপের রচনা—লালিতা ও শক্তির চমৎকার মিলন হয়েছে এই প্রতিমায়। শ্রীদূর্গা

মহিয়াসর বধ করে' জগতকে রক্ষা করেন। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এরপ অবস্থায় দেবীই আবিভূতি হন স্বেব বাহন। ভারতবর্ষে মহাদেবীই শক্তির আধার বলে কল্লিত—মহাদেব বাহন। এজন্ম মাতৃরপিণী দেবীই যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। দশহাতে স্ত্রীশক্তি অস্ত্র ধারণ করে' বুদ্ধে উন্নত—এ কাজ মহাদেবের নয়—মহাদেবীর।



কার্ত্তিক, ১৩৪৪

দূর্গামূর্ত্তি লালিত্যে অপরাজেয়। শিল্পীরা মহাদেবীর বাহুলতাগুলিকে একটী



হাতীরদাঁতের দশভূজা মূর্ট্টি—মূর্ণিদাবাদ

ছন্দের মত লীলায়িত করে
রচনা করে ধক্স হয়েছে। কোন
কোন চিত্রে মূর্ত্তিকলায় জ্রীদূর্গা
যেন একটা নাট্য প্রসঙ্গের নায়িকার
মত রচিত হয়েছেন। মহিষাস্থরের
মুখখানি জন্তর—দেহটি মান্থবের মত।
একটা প্রবল গতিশীল ভাব এই
মূর্ত্তিতে সুস্পাধ। এই সব মূর্ত্তি মাটীর,
পাথরের ও ধাতুর হয়ে থাকে।

প্রাচীন মূর্ত্তিগুলি সব পাথরের তৈরী। অপরদিকে বাঙ্গলা দেশের শিল্পীরা শ্রীদূর্গামূর্ত্তি হাতীর

দাঁতের হাড়ে তৈরী করে থাকে। মুর্শিদাবাদের কারিগরের। এ বিষয়ে পাকা ওস্তাদ। অতি চমংকার হাতীর দাঁতের তৈরী মৃর্তি সকলের চিত্ত হরণ করে। অবশ্য হাতীর দাঁতের মূর্ত্তির পূজো হয় না। বাঙ্গলা দেশে ইদানীং তৈরী মূর্তিই পূজোর জন্ম ব্যবহৃত হয়। কুমোরটুলির কারিগরের। প্রতিবংসর বহু মূর্ত্তি রচনা করে। কল্কাতার বাইরে বাঙ্গলার সব যায়গায় এখনও মূর্তি তৈরীর ভাল কারিগর আছে।

বার্ষিক পূজো প্রচলিত সাছে বলেই বাঙ্গলার মৃত্তিকলা এখনও জীবিত। না হয় এতদিনে স্মৃতিও মূছে যেত। বস্তুতঃ চিরকালই ধর্মব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পকলার উন্নতি ও রচনা হয়েছে। এ যুগে চিত্র ও মূর্ত্তি রচনায় বাঙ্গলার কৃতিত্ব



শীতুর্গা—দক্ষিণ ভারত

বজায় আছে। কারণ প্রতি বংসরেই একটা স্মষ্টির আবহাওয়া বর্ত্ত মান থাকে।



বাঙ্গলাদেশের দূর্গ। ও ইউরোপের Laocoonএ দেবীর শত্রুদলনের দৃশ্য আছে। Laocoonএ দেবীমূর্ত্তি নেই—দেবীর প্রেরিত ভুজঙ্গের দৃশ্য আছে। বাঙ্গলা দেশে



শীতুর্গা—ময়ুরভঞ্জ

শ্রীদৃর্গাদেবীর মৃত্তির সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক গণেশ প্রভৃতি দেব-দেবীর মৃত্তিও আছে। এ সব মৃত্তির বাহন ও আসন অতি চমংকার। শিল্পীরা জন্ত রচনায় নিজেদের কৃতিত্ব দেখাবার স্থ্যোগও এই প্রতিমা নির্মাণ উপলক্ষাে প্রেয় থাকে।

শ্রীদূর্গা বাঙ্গলাদেশের প্রিয় ও অধিষ্ঠাত্রী দেবী।
গ্রীকদের যেমন Athene ছিলেন তেমনি বাঙ্গালীরও
শ্রীদূর্গা। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ভাবের পরিবর্তনও
হচ্ছে। সেকালের নিষ্ঠা একালে নেই। সেকালের
শ্রদ্ধা ও সাধনা একালে হর্লভ। তা ছাড়া ধর্ম্মেও
নানা মত ও নানা তত্ত্বর স্থান আছে। কেউবা
শাক্ত, কেউবা বৈষ্ণব—কেউবা জৈন ? তবুও
শ্রীদূর্গাপূজার একটা আন্দোলন সমগ্র বাঙ্গলা
দেশকে চঞ্চল করে তোলে। সামাজিক দিক
হ'তে এটা একটা মিলনের সময়—নানাদেশ
হ'তে প্রবাসী আত্মীয় ও বন্ধুরা সমবেত হ'য়ে
থাকে। দেশের তৃঃখ ও দারিদ্রতার ভিতরও

দূর্গাপূজার মহোৎসব সকলের চিত্তরঞ্জন করে।

শ্রীদুর্গাপ্রতিমা রচনা শিল্পীর পক্ষে অতি কঠিন ব্যাপার। দেবীমূর্ত্তির দশ্চী হাতকে সুসঙ্গত করা ও অপ্রাকৃত অবস্থাকে চোখের তৃপ্তিকর করা অতি চতুর শিল্পীর কাজ। কালিকা-পুরাণে আছে দেবী আদি স্ষ্টিতে অষ্টাদশভূজা ছিলেন। দিতীয় স্ষ্টিতে দেবী ভদ্রকালী মূর্ত্তি গ্রহণ করেন। বর্ত্ত মান স্বষ্টিতে দেবীর দশভূজা মূর্ত্তিই প্রচলিত। নেপাল প্রভৃতি অঞ্চলে এখনও দেবীর অষ্টাদশভূজা মূর্ত্তি দেখা যায়। বাঙ্গলাদেশে দেবীর দশহাতই দেখতে পাওয়া যায়। দেবী ভগবতে আছে হাজার হাত থাকলেও দেবী আঠার হাত নিয়ে অবতীর্ণ হন। ইলোরা মন্দিরেও অষ্টাদশ বাহু দেখা যায়।



कार्षिक, ১८४४

যদিও দেবী মহিষাস্থর নিধনে উছাত তবুও দেবীর দৃষ্টি প্রশান্ত। যিনি সকল



শীত্রগা এলোরা

শক্তির আধার তিনি বিচলিত হ'তে
পারেন না। তিনি ভক্তের নিকট প্রশাও

\*চোখেই দেখা দেন। বস্তুত দেবাপ্রতিমা পূজক ও পূজ্যের সহিত্ট
সম্পর্ক স্থাপন করে—কাজেই দেবীর দৃষ্টি
ভক্তের দিকে—মহিষাশ্বরের দিকে নয়।
এজন্য মৃত্তি-কলায় দেবী ভয়ন্করী ও
অস্থরকে হতাা করিতে উন্নত হ'লেও
স্বং হাস্তময়ী। শ্রীত্বর্গা বাঙ্গলার
অধিষ্ঠাত্রী দেবী; কারণ এত আন-দ
আর কোন পূজোতেই বাঙ্গালী উপভোগ

করে না। দীর্ঘ অবকাশ শুধু শরতের এই পূজা উপলক্ষেই বাঙ্গালী উপভোগ করে।



# ভুত-চৌদশী—

## <u>জীঅবনীস্রনাথ ঠাকুর</u>

বোকা-সোকার শোবার ঘরে
আচিল-পাঁচিল, শিট্কিনি-খিল্ খুট্ খাট্ করে,
বোকা-সোকা ঘুমাতে না চায় !
উট্কপালী ঘুঁটে চোরের মা
ধাবিড়া আফুল চ্যাপ্টা পা,

রাতের ঘোরে আস্তে জোরে—

ছড়া কেটে যায়!

--- 'ঘুম্তা ঘুমায়

ঘুমেতে ঘুমায়

রাত-বিরেতে

চাঁদটা ঘুমায়;

নীলের কেতে

বাদ্লা ঘনায়!

বুম্ বুম্ যায়—গাঙ্গের বাতাস—স্—স্ নিশার পিছম্—রাতের আকাশ—শ্—শ্ ভূঁ স্-পরীর ধীর নিঃখাস



# থেকে থেকে উলু ঘাস—ত্বলায় পোড়ো বাড়ির ভাঙ্গা আলিসায়! চিল-ছত্তর রাজপুত্ত র ঘুমাতে ঘুমাতে কলাই চিবায়— দ্বিল-কোঠায়!

- —'ও বড়াই বুড়ি!
  কয়লা ঘরে কয়লা ঝুড়ি
  তাতে নড়ে কি ?
  দেখ দেখি!
- —'নড়ে কালো বিড়ালের বাচ্ছা কটি দেখেছি দেখেছি, দেখে এসেছি!
- 'রন্ধন ঘরে ঝন্ঝন্ বাসন মাজে কে ?'
- —'হেঁসেল বুড়ির অরন্ধন হয়ে চুকেছে!
- —'গোহাল ঘরে গোভুত বুঝি নাক্ ঝাড়লো ?'
- —'গোলপাতার ছাঁচে টিপি টিপি বৃষ্টি নাম্লো!

টুপ্টাপ্টিপ্
দেড় প্রহর রাতে ঠিক
ইন্দুরে সিন্দুক কাটে—থিট্ থাট্ থিট্!
টিকটিকি আর বাদ্লা পোকাতে
ভালের কোনাতে,
থেলে চল্লো কিট্ কিট্—



—'কিট্ কিট্ ইট্ পাট্কিল্

জমা ওয়াশীল

কাজিল হাতচিট্. •

চিঠিপত্ৰ কটিদঃ, কলট্বানা শীট্—

किएँकिएँ---काला किएँ किएँ;

কালো কালী, কেলে হাড়ি

ঘুঁটের কাঁড়ি,

ভূতের বাড়ী

ঝামা ইট্-

কালো কিট্ কিট্—তোযকের ছিট্; মাথার বালিশ—তেল চিট্ চিট্

পিছমের শিয-–কালে। মুখ

আলো দেয় মিট মিট্

ঘড়ির কাঁটা করে—টিক্টিক্

**টিটিक् টুইकिल টिक्!** 

রাত দেড়টায়

শ্বাশানে শিংশপায়

ঝডে ঝাপটায়

বিক্রম রায়

গুড়ুগুম্ গুড়গুম্—তালে বেতালে ঝড়ে কিল্ হৰ্জা পোহাতে ভাঙ্গা দরজার কল্ কব্জা শিথিল! ঘরে ঢুকে পড়ে—উই-চিংড়া চামচিকার মিছিল

থিচির মিচির শব্দে ঘর ভরে

ঝিল মিল— খড় খড়ে

না শিল্পড়ে না কিল্?

#### ভূত-চৌৰশী শ্ৰীব্যবনীজনাথ ঠাতুর



বোকা সোকার
সাড়া শব্দ নেই আর

হ্রম্ম ই তে দীর্ম কু তে

দেয়ালের টিক্টিকিতে,

বেধে গেছে টাগোয়ার!

কুজ্ ্বটিতে—ঘুমচটিতে
পেতি-পেরেতে, পেরেকে-শিকে—ধ্রুমার।
বাঁটা পিটে—বাঁটা বৃড়ি হল আগুসার—

কলাপাতে

শালপাতে

মাছে—ভাতে একাকার!

অন্ধকারে গুবাক্ পাতার

অবাক্ টুনটুনি—

'গুরুপাক্'—গুরুপাক্'

ব্যাঙের ডাক্—

যায় শুনি!

দাঁড়কাকে ছিটকায় চুন

সেই ফাঁকে

'ছিক্' বলে থামে টুনটুনি

চোখ বোজে এক ছই গুনি!

রাত হুইটাতে
পাকা বাঁশ গাঁট মটকাতে—কটাশ
ডালকুতা শুঁকে দেখে বাতাস
কে যেন আসে—চটাল চটাল !



শশা গিয়ে বোকার পিঠে বসায় তল্
চটাশ চাপড়ে সোকা না জেগে—বাধায় তলুস্থুল!
—বালিশ ফেলা ফেলি

তুলো মাখামাখি,ভুত সেজে—
উভয়ে দেখছে জেগে—
চাঁদ আর নাই আকাশে লেগে!

মুচেছে তারার দাগ,

এককালে ভেগেছে রাত
ভ্রম্কি দিতেছে ভূঁকো বুড়ো—
"যেতে হবে না পাঠশালে!"
বাঘ যেন হাঁকরালে রেগে সকালে!!
তেল হলুদে মাখা আকাশ তারি তলায়
কোথায় একটা ঘানি গাছ
ডেকে বল্ছে কলুর বলদে—

"এঁহে —এয়ে, এ বি সি—এককালে। বোকা-সোকা যান পাঠশালে।

সকালে—
মণ্ডল পাড়ার পাঠশালে
চলে বোকা-সোকা
ভিজে বাতাস, ভিজে মাটি—সোঁতা কোঁতা!
—বেয়ে উঠছে তুঁতের ডালে গুটিপোকা।
পেরিয়ে গুল্প-বাড়ি—গোক্লদামের আথড়া
গাছে সেথানে ধরেছে আমড়া;
লোহার পিঁজরায় পড়া কাজ্লা পড়ে চলেছে,
দাতন করছেন গোক্লদাম

#### স্ত-চৌহশী শ্রীস্বনীজনাথ ঠাকুর



বাঁধ খুরে ষেতে হাই-ইফুল,
ছাতের কোনায় বাজ ধরা শূল,
লাল খড়খড়ি সাবিসারি ম্যালা—
খেলার মাঠে কাঁটা ভারের বেড়া,
সবুজের পিঠে খড়ির দাগ —
জ্যামিতিকের প্রতিজ্ঞাপুরণ নিভূলি!

ইঙ্গুলথেঁসে কালীবাড়ী— হাড়ি-কাঠে সিঁত্বরের দাঁডি।

আরম্ভ হল মণ্ডল বাজার গোড়াতেই দোকান খোট্টা-ময়রার। পাকে চড়েছে বোঁদে, বো' ছেড়েছে চানা-ভাজার। তার গায়েই ফাঁডি ঢালু ছাত, লাল টালি। আফিস ঘর টিকেদারের মুন্সিপালী জমাদারের বকেট্ বহা ছ'চাকার গাড়ি! তারি উত্তরে আয়ুর্নেবদ ঔষধালয়, মনিহারির দোকান একখান—বই সেলেট পেনসিল্ বিকয় ! করগেট টিনের চৌচালা বাজার কাদি-কাদি মর্ত্রমান, ঝাঁকা ঝাঁকা বেগুন আতা লেবু হাঁড়ি পাতিল স্বপাকার। গা ঘেঁসেই ভার সদানন্দ কেবিন তাকের পরে চায়ের টিন হিন্দু বিশ্বটের বিজ্ঞাপন

দিচ্ছে বাহার।



ক্যাবিনের চা খাচ্ছেন—হেডপণ্ডিত, সেকেগুমাস্টার, থার্ডমাস্টার;
কে একজন পড়ছেন 'আনন্দ বাজার'
খাটো পেন্টুলেন বুট্ জুতো নিচেতেই,তার
এক পাশে দাঁড়িয়ে ছাতা—গলায় বাঁধা কম্ফরটার!
ক্যাবিন ছাড়িয়ে—
খোঁটার গায়ে পোষ্ট বক্স রয়েছে দাঁড়িয়ে।
এই খানেই মণ্ডল বাজার শেষ,
বোকা-সোকার মাথায় বই শ্লেট
জোডে হাঁটে পা চালিয়ে!

একধারে ঘন বাঁশের সার
আর ধারে বেড়া আস্-শ্যাওড়ার
মাঝখানে হাঁটা পথ সরু এক রত্তি
পাঁজা পোড়া ধোঁয়া গন্ধে ভত্তি।
সট্পট্ যাবার—
সট্কট্ এটা পাঠশালার
রাম কুণ্ডুর ছোট মেয়েটা ঢেঁকিতে পাড়ছে পাড়!
দেখা যায় শোনা যায় বলছে ঢেঁকি—"সত্যি সত্যি!"

এক হাত নহর জলে থৈ থৈ
টপকে যেতে কাদায় পড়লো বোকার বই
সোকা শেলেট ধুয়ে, ফিরে দেখে বোকা কই?
নহর পারে বহুকালের আম বাগান
কাঠ্ ঠোকরা ফোঁপড়া কাঠে ঠোকর লাগান—



ঠক্ ঠকা ঠক্ তালে তালে
বোকা সোকায় মিললো সেই কালে—হাতে সেলেট বই।
দেখলে উকুন বাচ্চে একটা মর্কট একটা শুকনো ডালে
বোকা সোকা আগায় জোরে পুনরায় পাঠশালে।

বাগানের ফাঁকে ফাঁকে নদীর বাঁক্ দেখা যায়
লগায় বাঁধা জাল হাত ছানি দেয় বোকায় সোকায়।
কচু পাতা সিঁ হরে সবুজে
আড়ে আড়ে চায় ঘাড় গুঁজে—
আহার খুঁজে নেউলী বুড়ি—পাতার তলায়
ভিজেমাটি আঁচড়ায়!

আম বাগানে—
পাতা ঢাকা পথ—

কীট পতক্ষের জগং—

বোকা সোকা জানে.

পাঠশালার বিছে—শেষ করেছে এইটুক্তে, এইখানে।
জানে ছটিতে—
ভেঁতুলের ডালে বাছড় ঝোলে—চামথলিতে।
ভূত পালায়—রাম বলিতে;

তাও জানে। জানে না সেবকের পিঠে শ্রী হয় দিতে।



আম বাগান ঘুরে পাঠশালা রাতের কড়ে হেলেছে চালা বেড়া ক্ষমেছে প্রায়'মাটিতে।

বুড়ো ছাগল

চোখ ছটো তার হল্দে গোল

তার একটা ছোট একটা ডাগর—

করেছে টোলের পণ্ডিত বাকারী পিঠে

বোকা সোকার পাছে সেও ঢুকলো গিয়ে পাঠশালাটিকে

কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লিজে

কাঠা কালির পাঠ নিতে।





## য়ৢৠ রাস্থ্র

(Oscar Wilde-এর 'The Happy Prince' গল্পের অনুবাদ)

### প্রায়দাবদেব বস্

সহরের অনেক অনেক উচুতে, প্রকাণ্ড উচু থামের উপরে সুথী রাজপুত্রের মূর্তি। সমস্ত শরীর তার পাংলা সোনার পাতে মোড়া, চোথ তার উজ্জ্বল তুটি নীলা, আর তার তলোয়ারের হাতলে মস্ত একটা পালা ঝলমল করছে।

সবাই তাকে খুব বাহবা দেয়। নগর পরিষদের একজন মন্ত্রী বলেন, 'বাঃ, কী স্থান্দর!' তাঁর ইচ্ছে, স্থান্দর জিনিসের সমঝদার হিসেবে তাঁর নাম হোক। তারপরেই তাড়াতাড়ি বলেন, 'তবে এ দিয়ে অবশ্য কোনো কাজ হয় না।' পাছে লোকে ভাবে তিনি কাজের লোক নন! মস্ত কাজের লোক তিনি।

ছোটো একটি ছেলে কেঁদে কেঁদে বলছিলো, 'আমাকে চাঁদ ধ'রে দাও, আমাকে চাঁদ পেড়ে দাও।' তার মা বিজ্ঞের মতো বলেন, 'ঐ সুখী রাজপুত্রের মতো হ'তে পারো না তুমি ? সে তো কখনো কোনো জিনিসের জন্ম কাঁদবার কথা মনেও আনে না।'

আশা যার বার্থ হয়েছে এমন একজন লোক ঐ আশ্চর্যা

ফৃর্তির দিকে ভাকিয়ে-ভাকিয়ে মনে-মনে বলে: 'পৃথিবীতে

কেউ যে একজন সুথী এ-কথা ভাবতেই ভালো।'





জনাথ-আগ্রমের ছেলেমেয়ের। বলে, 'ঠিক দেবদৃতের মতো দেখতে।' ক্রী ক'রে জানলে!' তাদের অঙ্কের মাষ্টারমশাই খমকে ওঠেন, 'দেবদৃত সেখেছে। কখনো।

'मर्सि वर्ड कि, चर्डा (मर्स्स्ट ।'

কথাটা শুনে অঙ্কের মাষ্টারমশাই গন্তীর হয়ে গেলেন, ছেলেমেয়েরা স্বপ্ন দেখুক, এটা মোটেও তাঁর পছন্দ নয়।

এক রাত্রে সেই সহরের উপর দিয়ে উড়ে গোলো ছোট্ট সোয়ালো পাখি। তার বন্ধ্রা দেড় মাস আগে গেছে মিশরদেশে চলে, কিন্তু সে ছিলো পিছনে পড়ে, কারণ তার ইচ্ছে অতি স্থানর ছিপছিপে একটি বেতকে বিয়ে করে। সেদিন মস্ত একটা হলদে ফড়িঙকে তাড়া ক'রে ক'রে নদীর উপর দিয়ে সে যখন উড়ে যাচ্ছে সেই পাংলা ছিপছিপে বেতকে দেখে তার এত ভালো লাগলো যে সে তকুণি থেমে গোলো তার সঙ্গে আলাপ করতে।

'আমাকে বিয়ে করবে ?' আসল কথাটা একেবারেই পাড়লে সোয়ালোপাখি, আর শ্রীমতী বেড মাথা নিচু ক'রে নমস্কার করলে। সোয়ালো তাকে ঘিরে উড়ে উড়ে বেড়ালো, পাখার ডগা দিয়ে জল ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, ছলছল রূপালি ঢেউ তুলে। এমনি করে তাদের ভাব জমলো, এমনি করে কাটলো সমস্ত গ্রীয়।

অস্থাস্থ সোয়ালোর। টিট্কিরি দিয়ে বললে, 'ওঃ, ভা—িরি বিয়ে হচ্ছে! মেয়ের তো এক পরসা সম্বল নেই, তার উপর আত্মীয়ের গুষ্টি!' আর সত্যি, নদীটা ভরেই বেতের ঝোপ। তারপর, শীত যখন পড়ি-পড়ি করছে তারা সব উড়ে চললো!

ওরা তো গেলো চ'লে, এদিকে আমাদের সোয়ালোর বড়ো একা-একা লাগছে। ভাবী জ্রীর সঙ্গেও আর সময় কাটে না। 'মোটে কথাই নেই ওর মুখে! বেশ সংসারী মেয়ে, তা ঠিক'; কিন্তু আমি দেশ-বিদেশ বেড়াতে ভালোনাসি, তাই আমার জ্রীরও বেড়াতে ভালো না বাসলে চলবে না।'

শেষ পর্যান্ত সে কাছে গিয়ে বললে, 'যাবে তুমি আমার সঙ্গে ? কিন্ত শ্রীমতী বেত মাধা নাড়লেন, দেশের মাটির উপর এমনিই তাঁর টান।

বলে উঠলো নোয়ালো, 'তা'হলে তোমার সঙ্গে হ'লো না। চললুম আমি পিরামিডের দেশে ৈ গেল সে উড়ে।

সমস্ত দিন উভূলো সে, সন্ধ্যেবেলা এসে পৌছলো সেই সহরে। 'রাভটা কোথায় কাটাই ?' মনে-মনে সে বললে, 'এই সহর সব আয়োজন ক'রে রেখেছে আশা করি।'



ভারপরে ভার চোখে পড়লো উচুঁ থামের উপর রাজপুত্রের মৃর্ত্তি। 🗀

'ঐ তো আমার থাকবার জায়গা! সে চেঁচিরে উঠলো। 'জারগাটি বড়ো স্থলর ভো— আর কী হাওরা!'

এই না ব'লে সে নেমে পড়লো ঠিক সুখী রাজপুত্রের ছ'পায়ের মাঝখানে 🕮 💎 🖓 🕾

'বাং' চারদিকে তাকিয়ে সে আন্তে বলে উঠছো, 'শোবার জ্বস্তে সোনার হর পেয়েছি আমি।' ব'লে সে পাখার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমুতে যাবে, এমন সময় বেশ বড়ো এক কোঁটা জ্বল তার গায়ে পড়লো। 'অবাক কাগু!' সে বলে উঠলো, 'আকাশে এক কোঁটা মেঘ নেই, তারাগুলো ঝকমক করছে, তবু কিনা বৃষ্টি! এই উত্তর ইয়োরোপের ক্লাইমেট সত্যি বড়ো বিশ্রী!'

তারপর আর এক কোঁটা পড়লো।

'বৃষ্টিই যদি আটকাতে না পারে তবে একটা মূর্দ্তি থেকে লাভটা কী ? নাঃ, ভালো দেখে একটা চিমনি খুঁজে নিতে হচ্ছে।' ব'লে সে সেখান থেকে উঠতে গেলো।

কিন্তু তার পাখা খুলতে না খুলতেই আরো এক ফোঁটা পড়লো তার গায়ে, সঙ্গে-সঙ্গে উপরের দিকে তাকিয়ে সে দেখলো—চুপ, চুপ! কী দেখলো?

সুখী রাজপুত্রের হু'চোখ ভরা জল, তার সোনার গাল বেয়ে দরদর করে জল ঝরছে। চাঁদের আলোয় এমন সুন্দর তার মুখখানা যে ছোট্ট সোয়ালোর হৃদয় করুণায় ভ'রে গেলো।

'কে তুমি ?' সে জিজেস্ করলে।

'আমি সুখী রাজপুত্র।'

'তবে তুমি কাঁদছো কেন ? সাঁমাকে একেবারে ভিজিয়ে দিয়েছো যে !'

মূর্ত্তি জবাব দিলে 'যখন বেঁচে ছিলুম, আর যখন আমার মান্নবের হৃদয় ছিলো তখন কারা কা'কে বলে আমি জানতুম না। কারণ আমি থাকতুম চিরস্থের প্রাসাদে, সেখানে তুংখকে চুকতে দেয়া হত না। দিনের বেলায় আমি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলে বেড়াতুম; সন্ধেবলায় বর্ণভবনে আমি হতুম নৃত্যের নেতা। বাগান ঘিরে ছিলো মস্ক উচুঁ দেয়াল —তার ওপিঠে কী আছে আমি কখনো জিজেস করিনি, কারণ আমার চারদিকে সবই ছিলো অতি স্থলর। আমার পারিবদরা আমাকে বলতো স্থা রাজপুত্র—আর ফুর্ছিভেই বদি স্থ হয় তবে সত্যি আমি স্থা ছিলুম। এমনি আমার জীবন কাটলো, এমনি আমার মৃত্যু হ'লো। আর এখনো মরে যাওয়ার পর, আমাকে ওরা এত উচুতেই বসিয়েছে যে আমি চারদিকে তাকিয়ে আমার নগরের সমস্ক কুলীতা আর দারিজ্য দেখতে পাই; আর বদিও আমার হৃদয় এখন শিবের তৈরি, তবু না কেঁদে আমার উপায় থাকে না।'



কার্ত্তিক, ১৩৪৪

'ও, তুমি তাহলে আগাগোড়া সাচ্চা সোনা নও!' সোয়ালো বললে। অবিশ্যি মনে মনে ৰললে, কেন না লে ভারি ভদ্র, কখনো কাউকে শুনিয়ে এ রকম কোনো কথা বলে না।

এদিকে মূর্ত্তি নিচু গলায় গানের মতো গুণগুণ ক'রে বলতে লাগলো, 'অনেক দুরে এক ছোট্ট রাস্তায় আছে এক জীর্ণ বাড়ি। একটা জানলা তার খোলা, আর তার ভিতর দিয়ে দেখা যায় একটি মেয়ে টেবিলের ধারে বসে, আছে। মুখ তার রোগা ফ্যাকাশে, হাত তু'খানা দগদগে লাল, ছুঁচের থোঁচা খেয়ে খেয়ে শক্ত হয়ে গেছে। দেলাই করে তার দিন গুজরান হয়। রাণীর স্থিদের মধ্যে সব চেয়ে যে স্থুন্দরী তার সাটিনের কাপড়ে সে বড়ো বড়ো

সূর্য্যমুখী ফুল তুলছে রঙিন স্থতো দিয়ে; রাজসভায় শিগুগিরই যে-নাচ হবে তাতে তিনি সেটা পরবেন। ঘরের এক কোণে তার ছোট্ট ছেলে অসুথে পড়ে। ছেলেটির কমলালেব ष्त्र श्राहर, খাবার জন্মে সে বায়না ধরেছে। নদীর জল ছাউ আর কিছু তার মা দিতে



পারছে না, সে ফুঁ পিয়ে ফুঁ পিয়ে কাঁদছে। ওগো সোয়ালো, ওগো লক্ষ্মী ছোট্ট পাখি, তুমি আমার তলোয়ারের হাতৃল থেকে পান্নাটা তুলে নিয়ে সেই মেয়েকে দিয়ে এসো। আমার পা ছো এখানে আটকানো, আমার নড়বার উপায় নেই।

🦠 সোয়ালো বললে, "মিশরদেশ আমার জন্ম অপেকা করছে। নীল নদীর উপর দিয়ে উত্তে বেডাভেছ আমায় বন্ধুরা, বড়ো বড়ো পদাফুলের সঙ্গে গল্প করছে। শিগ্গিরই ওরা খুমোতে বাবে মৃত মহারাজার স্তম্ভে; সেখানে স্বয়ং মহারাজ তাঁর ছবি-আকা কফিনে শুয়ে আছেন। গায়ে তাঁর হলুদ রঙের কাপড় জড়ানো, গায়ে তাঁর স্থান্ধি মশলা মাখা। গলায় তার ফিকে সর্জ্বপাধরের মালা, হাত ছ'খানা তাঁর শুক্নো পাতার মতো।'

- বিশ্বাসালে ওলো ছোট পাখি, তুমি কি এক রাত্রি আমার কাছে থাক্বে না, তুমি ক্তি কাৰে লা আমার দুত হয়ে। কেলেটির বড় তেটা পেয়েছে, তার মা-র কী কট্ট।

সোয়ালে। জবাব দিলে, "ছোট্ট ছেলেদের আমি বিশেষ প্রছন্দ করিনে। গেলোবছরের গ্রীয়ে আমি নদীর উপরে বাসা নিয়েছিলাম। সেখানকার কলওয়ালার হটো অসভ্য ছেলে

#### क्षे ताकपूज जीकृतमय वंश



কেবলই আমাকে ঢিল ছুঁড়তো। অবিশ্বি তার একটাও আমার গায়ে লাগে নি, কারণ আমরা সোয়ালোরা হচ্ছি সেরা উড়িয়ে, তা'ছাড়া পাখা চালাবার ওস্তাদির জল্যে আমার বংশই নাম করা—তবু, গায়ে না লাগলেও অপমান তো বটে।'

কিন্তু সুখী রাজপুত্রকে এমন খন-মরা দেখাচ্ছিলো যে সোয়ালোর মনে কণ্ঠ হ'লো। তাই সে বললে, "এখানে বড় ঠাণ্ডা, কিন্তু এক ঝাত্রি আমি তোমার কাছে থাকবো, হব তোমার দৃত।"

"ছোটু সোয়ালো, তুমি বড়ো ভালো," বললে রাজপুত্র।

তারপর সোয়ালো রাজপুত্রের তলোয়ারের হাতল থেকে মস্ত পান্নাটা ঠক্রে তুলে নিজে, সেটা ঠোটে ক'রে উড়ে গেলো সহরের অনেক ছাদের উপর দিয়ে।

গেলো সে উড়ে গির্জার উপর দিয়ে, সেখানে শ্বেতপাথরের কত দেবদূতের মৃতি। গেলো সে প্রাসাদের ধার দিয়ে, শুনলো নাচ-গানের শব্দ। স্থন্দর একটি মেয়ে বেরিয়ে এলো বারান্দায় তার স্বামীর সঙ্গে। স্বামী বল্লে, "গ্রাখো, গ্রাখো কী স্থন্দর তারা।"

মেয়েটি জবাব দিলে, "রাজসভায় নাচের দিনে আমার নতুন কাপড়টা তৈরি হলেই হয়। আমি ওর উপর সুর্য্যমুখী ফুল তুল্তে দিয়েছি, কিন্তু সেলাইওয়ালিরা কুঁড়ে!"

গেলো সে উড়ে নদীর উপর দিয়ে, দেখলো জাহাজের মাস্তলে-মাস্তলৈ আলো ঋলছে; বন্দরের ধারে বেচা-কেনার ভিড়, দাঁড়িপাল্লায় কত টাকা-পয়সা মাপা হচ্ছে। তারপরে সেই জীর্ণ বাড়িতে পৌছিয়ে সে ভিতরে উকি দিলে। ছোট্ট ছেলেটি বিছানায় শুয়ে শ্বরের ঘোরে ছট্ফট্ করছে, মা ক্লান্ত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সোয়ালো ঢ়কলো ঘরে, মস্ত পালাটা রাখলো মেয়েটির কোলের উপর, তারপর আন্তে বিছানার উপর দিয়ে উড়লো, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগলো ছেলেটির কপালে। "কী ঠাণ্ডা" ছেলেটি বল্লে "নিশ্চয়ই আমি ভালো হয়ে উঠেছি।" ব'লে সে ঘুমিয়ে পড়লো।

তারপর সোয়ালে। সুখী রাজপুত্রের কা**ছে ফিরে গি**য়ে সে যা করে' এসেছে সব বললে। "ভারি সদ্ভত। এত তো শীত, কিন্তু এখন আমার মোটেও ঠাণ্ডা লাগছে না।"

রাজপুত্র বল্লে, "তুমি একটা ভালে। কাজ ক'রে এসেছো কি না, তাই ও-রকম লাগছে।" কথাটা শুনে ছোট্ট সোয়ালো ভাবতে লাগলো, একট্ পরেই পড়লো ঘুমিয়ে। ভাবতে আরম্ভ করলেই তার ঘুম পেয়ে যেও।

যথন ভোর হ'লো সে নদীতে গেলো স্নান করতে। সেই সময়ে পুলের উপর দিয়ে ইটিতে ইটিতে পক্ষীতবের অধ্যাপক ব'লে উঠলেন, এ তো বড় আশ্চর্যা ঘটনা! শীতকালে সোয়ালো!" তারপর তিনি এ-বিষয়ে মস্ত লম্বা চিঠি লিখলেন খবরের কাগজে। সে চিঠি সকলেই আওড়াতে লাগলো, কেননা তাতে এমন অনেক কথা ছিলো যার মানে কেউ জানে না।



কাৰিক, ১৩৪৪

"আজ রাত্রে আমি যাবে। মিশরদেশে।" কথাটা ভেবে সোয়ালোর মনে পুব ফুর্তি হ'লো। সেই সহরের যত বড়ো বড়ো বাড়ি আর স্তস্ত সব সে দেখে বেড়ালো, গির্জার চূড়ায় বসে কাটালো অনেকক্ষণ। যেথানেই সে গেলো, চড়ুইপাখিরা কিচমিচ শব্দ করে' বলতে লাগলো, "দেখেছো এই বিদেশীকে! একজন কৃষ্ট-কেটা হবে!" আর সে কথা শুনে সোয়ালোর ফুর্ত্তি আরো বেড়েই গেলো।

চাঁদ যখন উঠলো, সে ফিরে গেলো সুখী রাজপুত্রের কাছে। "মিশরদেশে কোন কাজ খাকে তো বলো। আমি এখনি রওনা হচ্ছি।"

"ওগো সোয়ালো, ওগো ছোট পাখি," রাজপুত্র বল্লে, "তুমি কি আর এক রাত্রি আমার সঙ্গে থাক্বে না গু

"মিশরদেশে সবাই আমার প্রতীক্ষা করছে," সোয়ালো বললে, "কাল আমর বন্ধুরা দিতীয় জলপ্রপাত পর্যান্ত উড়ে যাবে। সেখানে লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্যে জলঘোড়ারা থেলা করছে, আর লাল পাথরের প্রকাণ্ড সিংহাসনে বসে আছেন দেবতা মেমন। তিনি সমস্ত রাত বসে তারাদের দেখেন, আর ভোরবেলায় শুকতারা যথন শ্বলম্বল করে তথন একবার আনন্দাধ্বনি করে' ওঠেন, তারপর চুপ। তুপুরবেলায় হলুদরঙের সিংহেরা আসে ঝরণার ধারে জল থেতে। চোথ তাদের উল্টলে সবুজ, আর তাদের গর্জন জলপ্রপাতের শব্দের চেয়েও ভয়ানক।

রাজপুত্র বল্লে, "সোয়ালো, সোয়ালো, ওগো ছোট্ট পাথি, সহর পার হয়ে অনেক দূরে আমি দেখতে পাচ্ছি ছোট্ট চিলকোঠার ঘরে এক যুবক ব'সে আছে টেবিলে হাত রেখে।



টেবিল ভরা কাগজপত্র, আর পাশে, একটা গেলাসে শুকিয়ে যাওয়া একগুচ্ছ ফুল। চুল তার বাদামী রঙের, ঠোঁট তার ডালিমফলের মতো লাল, বড়ো বড়ো চোথ ছ'টি যেন স্বপ্নে ভরা। থিয়েটারওয়ালাদের জন্ম সে একটি নাটক লিখতে চেষ্টা করছে, কিন্তু তার এত শীত করছে যে আর লিখতে পারছে না। ঘরে তার আগুন নেই, থিদেয় সে অবসর।"

সোয়ালোর মনটা আসলে বেশ ভালো, তাই সে বল্লে: "আচ্ছা, থাকবো তোমার সঙ্গে আর এক রাত্রি। কী করতে হবে বলো। আর একটা পারা দিয়ে আসবো ওকে?

'হায়রে' আমার যে আর পান্না নেই, এখন আমার চোখ ছটিই সম্বল। এই যে নীলা ক্লেখছো, ভারতবর্ষ থেকে হাজার হাজার বছর আগে এরা এসেছিলো, এদের মতো আর পৃথিবীতে

#### द्यी नावश्व जीवृष्टानन वस्



নেই। এর একটা উপ্ড়ে নিয়ে সেই যুবককে দিয়ে এসো। তা' বেচে সে কাঠ কিনতে পারবে, খাবার কিনতে পারবে, শেষ করতে পারবে তার নাটক।'

'রাজপুত্র, এ আমি কিছুতেই পারবো না', ব'লে সোয়ালো কাঁদতে আরম্ভ করলে। 'সোয়ালো, সোয়ালো, লক্ষ্মী পাথি, আমি যা বলছি তা-ই করো।'

সোয়ালো আর কি করে, রাজপুত্রের এক চোখ উপুড়ে নিয়ে উড়ে গেল সে সেই যুবকের চিলকোঠায়। ঘরের ছাতে একটা গর্ত্ত ছিলো, তাই তার পৌছতে কিছুই কষ্ট হল না। যুবকটি ছ'হাতে মুখ ঢেকে বসেছিলো, তাই পাখার শব্দ সে শুনতে পেলো না। যখন সে চোখ মেললো সে দেখলো একটি অপরূপ নীলা তার শুকিয়ে-যাওয়া ফুলগুলির মধ্যে পড়ে আছে।

'তাহ'লে ওরা আমাকে বুঝতে শিখেছে', সে ব'লে উঠলো। 'এটি নিশ্চয়ই আমার লেখার কোনো ভক্ত দিয়ে গেছে। এবারে নাটকটা শেষ করা যাক্।' তার দস্তুরমত মন ভালো হ'য়ে গেলো।

সোয়ালো পরের দিন বেড়াতে গেলো বন্দরে। মস্ত একটা জাহাজের মাস্তলের উপর ব'সে ব'সে দেখতে লাগলো খালাসিরা খোলের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড সব সিদ্ধৃক দড়ি দিয়ে টেনে টেনে তুল্ছে। একটা উঠে আসে, আর তারা চেঁচিয়ে ওঠে : 'হেঁইয়ো জোয়ান, হেঁইয়ো।' 'আমি যাচ্ছি মিশরদেশে', সে বল্লে। কিন্তু তার কথা কেউ শুনলো না, আর চাঁদ যখন উঠলো সে উড়ে ফিরে গেলো সুখী রাজপুত্রের কাছে।

'তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এলাম।'

'সোয়ালো, ওগো সোয়ালো, লক্ষ্মী পাখি, আর একটা রাত্রি কি আমার কাছে তৃমি থাক্বে না ?'

সোয়ালো বল্লে. 'এখন শীতকাল, শিগ্গিরই বরফ পড়া সুরু হবে। মিশরদেশে তাল-থেজুরের পাতায় পাতায় চমংকার মিষ্টি রোদ, আর কুমীরগুলো কাদার মধ্যে শুয়ে অলসভাবে চারিদিকে তাকাদেন্ত। আমার বন্ধুরা বালবেকের মন্দিরে বাঁধছে বাদা, ফুটফুটে সাদা আর গোলাপি ঘুঘুরা তাদের দেখছে আর নিজেদের মধ্যে কৃ-কৃ কর্ছে। শোনো রাজপুত্র, আমাকে এখন যেতেই হবে; কিন্তু ভোমার কথা কখনো আমি ভূলবো না; আর সামনের বসন্তকালে, যে মণি হটো ভূমি দিয়ে দিলে, তার বদলে খুব সুন্দর পালা আর নীলা নিয়ে আসবো তোমার জন্মে। পালা হবে লাল গোলাপের চেয়েও লাল, আর নীলা হবে বিরাট সমুদ্রের মতো নীল।'

সুখী রাজপুত্র বল্লে: 'নিচের ঐ পার্কে একটি ছোটো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে দেশলাই বেচে। তার দেশলাইগুলো সব নরদমায় প'ড়ে নষ্ট হ'য়ে গেছে। এদিকে বাড়িতে



কিছু পয়স। নিয়ে যেতে না পার্লে তার বাপ তাকে ধ'রে মারতে। না আছে তার জুতো, না আছে মোজা, মাথায় টুপিও নেই। তুমি আমার আর একটা চোখ উপড়ে নিয়ে তাকে দিয়ে এসো, তাহ'লেই তার বাপ আর তাকে মারবে না।

সোয়ালো বল্লে: 'আরো এক রাত্রি থাকবো আমি তোমার সঙ্গে, কিন্তু তোমার চোথ আমি উপড়ে তুলবো কী ক'রে ? তাহু'লে তুমি একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে যে।'

সোয়ালো, ওগো সোয়ালো, ছোট্ট সোয়ালো, আমি যা বল্ছি তাই করো', বল্লে রাজপুত্র !

সোয়ালো আর কী করে, রাজপুত্রের বাকি চোখটি তুলে নিয়ে সোঁ। ক'রে উড়ে গোলো। ছোট্ট দেশলাইওয়ালির পাশ দিয়ে যেতে যেতে নীলাটা ফেলে দিলে তার হাতের মুঠোর মধ্যে। মেয়েটি চেঁচিয়ে ব'লে উঠলোঃ 'বাঃ কী স্থন্দর এক টুক্রো কাচ', তারপর হাসতে হাসতে দৌড় দিলে বাঙীর দিকে।

সোয়ালো রাজপুত্রের কাছে ফিরে এসে বল্লে, 'ভূমি তো অন্ধ হ'য়ে গেলে। এখন আমি তোমার কাছেই বরাবর থাকবো।'

'না, না, তা হ'তে পারে না', রাজপুত্র বল্লে, 'শোনো সোয়ালো, ভূমি আজই মিশরদেশে চলে যাও।'

'আমি তোমার কাছেই বরাবর খাকবো', ব'লে নে ঘুমিয়ে পড়লো রাজপুত্রের পায়ের ভলায়।

পরের দিন রাজপুত্রের কাঁথে ব'সে ব'সে সে তাকে কত অভূত দেশের অভূত গল্প শোনালো। শোনালো লাল সারসপাথির কথা, নীলনদীর ধারে লম্বা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যারা ঠোঁটের ফাঁকে সোনালি মাছ র; শোনালো ক্ষিক্ষস্এর গল্প, যে সব জানে, যার বিষেপ পৃথিবীর সমান আর মরুভূমিতে যার বাসা; শোনালো সওদাগরদের গল্প, যারা উটেদের পাশে-পাশে আন্তে হেঁটে চলে যায় অ্যান্থরের মালা হাতে নিয়ে; আর চাঁদের পাহাড়ের রাজার গল্প, যে মেহগনির মত কালো, আর পূজো করে প্রকাণ্ড একটা ক্ষটিকের; আর মন্ত সবৃদ্ধ সাপের গল্প, যে ঘুমিয়ে থাকে খেজুর গাছের ছায়ায় আর মধু খায় কুড়ি জন পুরোহিত্তের হাত থেকে; আর কুদে মানুষের গল্প, যারা চওড়া শাপলাপাতায় চ'ড়ে বড়ো বড়ো হুদ পার হ'য়ে যায় আর প্রজাপতিদের সঙ্গে যাদের যুদ্ধ বেধেই আছে।

'ওগো ছোট্ট সোয়ালো', রাজপুত্র বল্লে, 'ভূমি তো আমাকে অনেক অন্তুত কথা শোনালে, কিন্তু মাহুবের হুঃখ অস্তু সব কিছুর চেয়ে বেশী অস্তুত। হুঃখের মতো এভ বড়ো

#### रुवी नाजभूव श्रीवृद्धांतर रङ्



রহস্তঃসার নেই । ওলো দোয়ালো; ভূমি আমার এই সহরের উপর দিয়ে উড়ে এসো ভারপর আমাকে বলো সেখানে কী দেখলে।

উড়ে বেড়ালো সোয়ালো মস্ত সহরের উপর দিয়ে। দেখলে রড়োলোকেরা কৃষ্টি করছে তাদের চমৎকার বাড়ীর মধ্যে, আর ভিথিরিরা ব'সে অচুছে ফটকের বাইরে। অন্ধকার গলির ভিতর দিয়ে সে উড়ে গেলো, দেখলে, খেতে না পাওয়া ছেলেমেয়েরা ফ্যাকাশে সাদা মুখে কালো কালো রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা সাঁকোর তলায় সে দেখলে ছটি ছেলে পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে, কোনোরকমে যদি শরীর গরম থাকে। 'উঃ, কী খিদে পেয়েছে!' তারা বল্লে। এমন সময় পাহারাওলা এসে চেচিয়ে উঠলোঃ 'হেই—ওখানে শুয়েছিস কেন ? ওঠ্।' তারপর ওরা উঠে চ'লে গেলে। বৃষ্টির মধ্যে।

সোয়ালো ফিরে এসে রাজপুত্রকে সব কথা বল্লে।

রাজপুত্র বল্লে, 'আমার সমস্ত শরীর পাংলা সোনার পাতে মোড়া। তুমি প্রত্যেকটি পাতা তুলে নাও, বিলিয়ে দাও ঐ গরিবদের মধ্যে। যারা বেঁচে আছে, তাদের ধারণা যে সোনাতেই স্থা।'

পাতার পর পাতা, 'সোয়ালো পাংলা সোনা খুলে কেলতে লাগলো' শেষ 'পরীন্ত, সুখী রাজপুত্রের চেহারা দেখালো মাটমেটে ছাই রঙের। পাতার পর পাতা, সে বিনিয়ে দিলৈ সেই পাংলা সোনা গরিবদের মধ্যে। ছোটদের মুখের লাল আভা এলো ফিরে, ছাসতে ছাসতে গরা রাস্তায় ছুটোছুটি ক'রে খেলায় মাতলো। 'আমরা খেয়েছি, আমরা খেয়েছিই' এইই কথা ব'লে চাাচাতে লাগলো তারা।

তারপর বরক পড়া স্থক হ'লো, সঙ্গে সঙ্গেই সব জ'মে যেতে লাগলো। রাস্তাগুলো— এমন সাদা আর চকচকে যেন রূপোয় তৈরী, কাচের তলোয়ারের মত লম্বা লম্বা করকের পাত বাড়ীগুলোর চাল থেকে ঝুলে আছে। কারের জামা না প'রে ছোটো ছেলেরা লাল টুপি প'রে বরকের উপর স্থেটিং স্থক ক'রে দিয়েছে।

বেচার। সোয়ালো। দিন দিন সে ঠাণ্ডা হ'য়ে আছে, আরো ঠাণ্ডা, কিন্তু রাজপুত্রকে হৈছে সে কিছুতেই থাবে না, তাকে সে বড়্ড ভালোবাসে। কটিওয়ালার দরজা থেকে বুকিযে সে কটির গুড়ো হুড়িয়ে নেয়, আর পাথা শাপিটিয়ে ঝাপটিয়ে শরীর গরম রাখবার চেষ্টা করে।

শেষদিয়ে সৈ বুনতে পারলৈ যে সে মরতে বসেছে। 'বেচুকু শক্তিতার বাকি ছিলে। সব সব' জড়ো ক'রে 'মারো' একবার রাজপুতের কাবে সে চ'ড়ে বসলো। 'এবার ভবে আমাকে' বিদায় দাও।'



'এতদিনে মিশরদেশে যাচ্ছো তাহ'লে —খুব খুসি হলাম। তোমাকে আমার খুব তালো লেগেছে।'

সোয়ালো বল্লে: 'আমি যেখানে যাচ্ছি সে মিশরদৈশ নয়। আমি যাচ্ছি মৃত্যুর দেশে। মৃত্যু তো ঘুমেরই ভাই—নয় কি ?

এই ব'লে সে ম'রে প'ড়ে গেলো রাজপুত্রের পায়ের তলায়।

এই সময়ে মুর্ত্তিটার ভিতর থেকে অদ্ভ একটা আওয়ান্ধ বেরুলো, যেন কিছু ফেটে ভেঙ্গে গেলো। আর সতি্য সভি্য সেই শিষের হৃদয় ভেঙে গেলো ঠিক হু'টুক্রো হ'য়ে। সভি্যি ভয়ানক বরফ পড়া বটে।

পরের দিন খুব ভোরে মেয়র সায়েব কাউন্সিলরদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন নিচের পার্কে। উচু থামটার ধার দিয়ে যেতে যেতে তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে ব'লে উঠলেন ; 'আহা! আমাদের স্থী রাজপুত্রের এমন বিঞ্জী চেহারা কেন ?'

'সত্যি, কী বিঞ্জী!' কাউন্সিলররা একসঙ্গে ব'লে উঠলেন। মেয়র সায়েব যা বল্তেন, তাঁরা সবাই সব সময় তকুনি সায় দিতেন তাতে। তারপর তাঁরা দেখতে গেলেন ব্যাপারখানা কী।

মেয়র সায়েব বললেন, 'তলোয়ার থেকে পান্না গেছে, চোখ থেকে নীলা গেছে—এখন আর ও মোটে সোনারই নয়। সত্যি বলতে, রাস্তার ভিথিরির প্রায় কাছাকাছি।'

'ভিষিরির কাছাকাছি !' কাউন্সিলররা ব'লে উঠলেন।

'আরে, পায়ের কাছে মরা একটা পাখিও যে! নাঃ, একটা আইন জারি কর্তে হবে যে কোনো পাখি এখানে মরতে পারবে না।' সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কেরানি কথাটা টুকে নিলে।

ভারপর স্থা রাজপুত্রের মূর্ত্তিকে টেনে নামিয়ে ফেলা হ'লো। রাজপুত্র এখন আর স্থান্দর নন, কাজেই তাঁকে দিয়ে আর দরকার নেই,' বল্লেন বিশ্ববিভালয়ের শিল্পকলার অধ্যাপক।

ভারপর সেই মূর্তিকে একটা হাঁপরে গলানো হ'লো। মেরর সারেব এক সভা ভাকলেন এ গলানো ধাড় নিয়ে কী করা হবে তার মীমাংসা করতে। 'আর একটা মূর্তি হবে অবিশ্রি,' মেরর বল্লেন, 'আর সে মূর্তি হবে আমার।'

#### ভূত-চৌদশী শ্রীস্বনীক্রনাথ ঠাকুর



'আমার !' কাউন্সিলরর। প্রত্যেকে তকুনি ব'লে উঠলেন, আর সে নিয়ে ঝগড়া বাঁখলো। শেষ যথন আমি তাঁদের কথা শুনেছিলুম, তথনো তাঁরা ঐ নিয়ে ঝগড়া করছিলেন।

কারখানার ম্যানেজার আর. মজুররা ব'লে উঠলো: 'এ তো আশ্চর্য্য। এই শিবের ভাঙা হৃংপিগুটা কিছুতেই গলবে না। ওটাকে ফুলে দিতে হবে।' দিলে ওরা সেটাকে ফেলে আবর্জনার স্থাপের মধ্যে, সেখানে মরা সোয়ালোটাও ছিল।

ঈশ্বর তাঁর এক দেবদূতকে বল্লেন: 'ঐ সহরের মধ্যে সব চেয়ে দামি যে ছটি জিনিস তা আমাকে এনে দাও।' আর দেবদৃত তাঁকে এনে দিলে সেই শিষের হৃংপিও আর সেই মরা পাখি।

'ঠিক ছটি জিনিস এনেছে। তুমি,' বল্লেন ঈশ্বর। 'আমার স্বর্গের বাগানে এই ছোট্ট। পাথি চিরকাল ধ'রে গান করবে, আর আমার সোনার প্রাসাদে হবে সুখী রাজপুত্রের বাসা।



## প্রত্যিল

#### একমিয়ভুশণ গ্ৰন্থ

ভাষায় 'পাতা'কে সব 'সত্ৰ' ব'লৈ থাকো, 'খাতা'র বেলায় কেন তবে 'খত্র' বলো নাকে। গ ওদিক আবার 'ছত্র' মানে স্বাই জানে। 'ছাতা', 'যত্র' মানে চটু ক'রে কি ব'লে দেবে 'য। ত।' १ ব'লবে না তা ? 'যত্ৰ' বুঝি হ'য়ে থাকে 'ষথা', "ভূত্র' বুঝি 'ভূপা' ? · · ভূবে 'কত্র' কি নয় 'কথা' ? কাণ' ছটিকে সব সময়ে ব'লছো. ছটি 'কণ', 'বাণ'কে ভূলে একটিবারও বলো না তো 'বর্ণ'! 'বার'এর বেলা কেমন ছাখো হ'য়ে গেল 'রক্যা', 'ধান' দেখে কেউ কয় না কেন. হ'য়েছে খুব 'ধন্ত।'! 'ধান' বুঝি হয় 'ধান্ত' আবার 'মান' বুঝি হয় 'মান্ত' পু 'পান আন' তা' ব'লতে তবে, বোলো 'পাক্য আক্য'! 'বাঁশকৈ ব'লে 'বংশ', তা'র 'আঁশকৈ বোলো 'আংশ', 'शैंन'रक यि 'श्रम' तरला, 'कान'रक त्वारला, 'क्रम'! 'আঁক' সে লাখে। 'অক্ক' হোলো, 'পাঁক' সে হোলো 'পক্ক'. 'জাঁক' সে কেন 'হঙ্ক' দিয়ে হবে নাকে। 'জঙ্ক' । 'চাঁদ'কে যদি এতটা কাল 'চন্দ্ৰ' ব'লে মানো, 'ফাল'টি তবে কি হবে তা' তোমরা ভালে। জানো!

শাসাক্ষর জাথো, 'গাত্র' মানে ব্রুতে পারো 'গা'টি,
শাসাক্ষ কি মা ? ''ছাত্র' কি ছা ? ''পাত্র' কিগো 'পা'টি ?
'ছাত্র' রামুনকে খাতির ক'রে ব'লবে সবাই 'ভটু',
'আটি', সাহেবকে কেউ কি কুভু ব'লতে পারে 'লটু' ?
'থাঠি', মানে কি ভ্রমী কি ব'লবে ঠিক শাড়া',
'আঠ' কি ভবে 'কড়া' হবে ? ''মাঠ' কি হবে 'ম্বার'



'নিম'এর বেলা 'নিম্ব' হোলো, 'ডিম'এর বেলা 'ডিম্ব',

'হিম' এর এক এবলা, কেনই বা না হবে বলো 'ছিম্ব' ?

'পাকা' ভাবো 'পাক' হবে, 'চক্র' আবার 'চাকা',

কোন নিয়মে চ'লবে ভানি 'টাকা এবং 'কাকা' ?

'লক্ষ' মানে 'লাগ্' তো জানো ? 'পিক' কেন 'পাধা' ?

'রক্ষ' কেন 'বুক'—না হ'য়ে 'বাধ' অথবা 'রাধা' ?

ক্রাপ্ত বাটে দেখলে থেঁছো, বলো তাকৈ 'খল্ল',
'গ্লোঁড়া ক্রান্ত্র দেখতে পেলে, নাম দিও তা'র গল্প'।
নন্বনিয়ে উড়লে ক্রান্ত গলে, ব'লবে,—ওড়ে 'মানা',
ক্রান্ত্র দেনিড়ে গেলে, ব'লবে কি যায় 'মানা' দ্
মা'র ভাইকে 'মাতৃল' ব'লে ভাগের। সব ডাকে,
বাবার যে ভাই 'বাতৃল' ব'লে ডেকেই দেখে। তা'কে!

একট যদি ভাবতে পারে। যখন সময় পাবে,

মিল্বে এমন কত শত! মজাই লেগে যাবে!
বাংলা ভারায় এমনি ধারা, গর্মিল যা' আছে,
কারণ কি তা'র, জানতে পাবে গুরুজনের কাছে!





হয়তো-ইতিহাস

শ্রীসচীকান্ত গুহ

যথন রাজারা খাঁটি রাজার হালে থাকতেন. অর্থাং যথনকার রাজারা যেমনটি যাত্রাগানে দেখতে পাই ঠিক তেমনটি মথমল আর জরীর ইন্দাবন আঁকা জেববা-জোববা পরে', কোমরে সাত্ত সের ভারী তলোয়ার ঝুলিয়ে রাণীদের সঙ্গে বসে গল্প করতেন, দরবারী পোষাক পরেই যথন তাঁরা থেতেন, ঘুমোতেন, হাওয়া থেতে যেতেন,—অন্ততঃ যথনকার রাজাদের সম্বন্ধে আমাদের এই রকম একটা ধারণা, তথনকার একটা কথা বলতে যাচ্ছি। কিন্তু তা বলে হাজার বছরের কথা নয়। এখন থেকে তিনশো বছর আগে রাজাদের সঙ্গে যাদের আড়াআড়িছিল, যারা মাঝদরিয়ায় দেশের রাজার পশরা লুট করে থেত, সেই দেশী বোম্বেটেদের কথা। এবং আটপৌরে মান্থ্যরপ্ত কথা নয়। মান্থ্যের ভিতর যারা বাঘেব মতন, ঠিক বাঘেরই মতন মারা ছিল লোলুপ, নিষ্ঠুর, ফুর্দান্ত, সাহসী অথচ সত্যিকারের মান্থ্যের মত প্রাণ দিয়ে যারা কথা রেখে চলত, লুট-যুদ্ধের নীতি বজায় রাখত—তাদের কথা।

তিনশ' বছর আগে বঙ্গোপসাগরে মাঝরাতে ঝড় উঠল। জাহাজ ডুবি হল, ছ'ভাই, অল্প-লেখাপড়াজানা বাঙালী জোয়ান ছটি ছেলে সেই জাহাজে করে চলেছিল চাকরীর খোঁজে। জাহাজের সঙ্গে সেই ছটি ভাইও উলিয়ে গেল, কিন্তু তারপর একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে তারা ডেউয়ের মাথায় ভেসে উঠল। একসঙ্গে তারা ভেসে চল্ল। একদিন, ছদিন, তিনদিন—

অমর**ন**তা শ্রীসতীকান্ত গুহ



সাতদিন লোনা জলে লোনা হাওয়ায় ভেসে ভেসে রইল। এই সাতদিন লোনা জল খেয়ে শুধু তাদের পিপাসা মিটল না, ঢেঁকুর উঠল। না কেঁদে তারা হাসি-মন্ধর। করলে। একবার ছোট ভাই বললে, "দাদা, চাকরী চেয়েছিলে, ভগবান চাকরী জুটিয়ে দিলেন, সমুজের পাহারাদার করে দিলেন।" বড় ভাই খানিক হেসে বল্ল, "হাঁ।"।

সাতদিন সাতরাতের শেষে শেষ-সম্বল খুঁইয়ে প্রাণ-সম্বল নিয়ে তারা লক্ষার রাজধানীতে পৌছল। তার পরের কথা।—

ছোট ভাই বললে, "দাদা, সারাদিন না থেয়ে তোমাকে দেখতে যা লাগচে। লোক আঁতকে উঠবে। তুমি একটু বাইরেই সবুর করো। দেখি দোকানীটাকে বাগাতে পারি কিনা।"

দিব্যি বড় দোকান। খাবারের দোকান না বলে ভোজনশালা বলাই উচিত। রাত তথন বারোটা হয়ে গেছে। কয়েকটা লোক কিন্তু তথনও মস্ত ঘরের একদিককার কোণে বসে খাচেচ। তাদের চেহারা আর আড়চোখে তাকানোর ভঙ্গি দেখে বুঝতে বাকী থাকে না, তারা কারা। তাদের কাপড়-জামা খুঁজলে ছ'একখানা ছুরী-ছোরা নির্ঘাণ বের হবে। তাদের যেজিভ অনর্গল মিছে কথা কয়, সেই জিভ দিয়ে সত্যিকথা কওয়ানো সম্ভব হলে জানা যাবে কে কটা খুন-রাহাজানি করেছে।

দোকানী বললে, "খাবার" ? আচ্ছা লোক দেকচি তুমি। খাবারের ভাষনা কি হে ? "ভাবনা"—হুঁ হুঁ করে দোকানী হেসে উঠল—"ভাবনাটি হচ্চে পয়সার। পয়সা ফ্যালো, খাবার নাও।"

ছোট ভাই বললে, "আজ ধারে দাও। পয়সা তো আজ হবে না একটা কাজ জুটিয়ে নি। দেকচো না, বাংলা মুলুকের লোক, জাহাজ ড়বি হয়েই না পচা লক্ষারাজ্যে এসে পড়েছি।

দোকানী বললে, "ও! তা আগে বললেই হত।" একটা ঠোঙা ভরতি খাবার এগিয়ে দেওয়ার ভান করে সে বললে, "নাও হে, হাত পাতো।"

ছোট্ট ভাই আগ্রহে একটি হাত এগিয়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে হাতটা টেনে নিয়ে হাতের পাতাটা চেপে ধরলে। নিদারুণ যন্ত্রণায় সে আর্ত্তনাদ করে উঠল। থরথর করে সে কাঁপতে থাকল। কাঁপতে কাঁপতে চেঁচাতে চেঁচাতে সে ঘর ছেড়ে বার হয়ে এলো।

চুল্লি খোঁচাবার গন্গনে শিকটা দোকানী ছোট ভাইএর হাভের তলায় চেপে ধরেছিল। সে খিল্খিল্ করে হেসে উঠল। ঘরের কোণে বসে যে কয়টা যণ্ডা ভখনও খাচ্চিল, তারা একসঙ্গে সামনে তাকাল। পরিহাসটা বুঝে নিয়ে তারাও হো-হো করে হেসে দিলে।



বড় ভাইরের চোথ হটে। ধক্ করে খলে 'উঠল। খানিকটা জামা ছিঁড়ে 'নিরে ছোট ভাইরের বপালে হাত বুলোতে লাগল। ছোট ভাইরের হ ভাইরের হাতটা বেঁধে দিয়ে সে ছোট ভাইরের বপালে হাত বুলোতে লাগল। ছোট ভাইরের ছলছল'টোখের পানে তাকিরে তারও চোখে জল এলোঁ। দাতে দাত চেপে সে কান্না চাপলোঁ। হঠাৎ মুখ তুলে ঠাস করে ছোট'ভাইরের গালে একটা চাপড় বসিয়ে দিরে সে বললো, "এই," কাঁদিসনে। হাতের চামড়া কের গজাবে। কিন্তু মার খেয়ে কান্না চলবে না।"

"ঠিক, ঠিক বলেচ ভাই", তাদের পাশে কে বলে উঠল।

ছই ভাই চমকৈ তাকাল । বড় ভাই বললে, "কে বাপু তুমি ?"

দোকানের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েচে বাইরে। লোকটা অন্ধকরি ছেড়ে আলোয় এগিয়ে এলো। বললে আর জিজ্ঞাসা করে লজ্জা দাও কেন ভাই। ধরা-চুড়ো যা দেখচ তাতেই তো বোঝা উচিউ।

রাস্তার ওধারে একদল ভিখিরি এঁটো কুড়োছিল। এই লোকটাকে সে দলেই দেখা গেছে, সন্ধ্যা থেকেই। কিন্তু সে এঁটো কুড়ায় নি। ভোজনশালার সামনে গুণগুণ করে' গান ভেঁজে, ইতস্ততঃ ঘুরচিল। মাথায় ফেটিবাধা। লোকটার অভিসন্ধি বোঝা ভার।

বিরক্ত হয়ে ছুই ভাই তফাতে স'রে এল। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের পানে একটিবার তার্কিয়ে তারপর অনেকটা আপন মনেই বললে", হেঁ! বুরেচি। একবার ব্যাপারটা দেখে অসিতে হলে।"

বড় ভাই দোকানের দিকে এগোতে গেল। বড় ভাইয়ের চোখের চাইনি যেন আভাষিক শন্য, তার গলাটাও অসম্ভব সঞ্জীরী ছোটাভাই প্রমাদ সনল। ভাবলে, ছেন্মনের অভিয়ে কী হাসমাই মা বাঁধো

ছোট ভাই বিশ্বিতকঠে বললে, "দোকানে গ দোকানে যাচে। ?"

বড়'ভাই ভয়ন্তর ফুরে ফিদ্ফিদ্ করে বললে, "দোকানী খাধার খাইয়েচে। পাওন। শুধতে হবে না ?"

সেই লোক টা তাৰার কথম সরে এসে হুটি ভাইয়ের পাশে দাভিয়েচিল। কান পেতে কথা ডনচিল। সমজ্লারের মন্তন হেসে সে বললে, "ঠিক, ঠিক বলেচ ভাই।"

বড় ভাই আবার মুখখানা ভয়ন্তর করে বললে, "কে বাপু তুমি ?"

েনই লোকটা খোলনৈজাকে বললৈ, "ভালোর ভালোর করে পড়ো ভো।" বলেচি তো, পোষাকেই পরিচয় মাধুম হবে। আরু সরে পড়া তো জ্বাবে মা, তা'হলে দোকানী এত খাবার খাওয়াবে বে পার্ডনা ভথকে ছটি ভাই জার বেঁচে মাও যাকতে পারে।।" भगवन्दा kumar Sinha काडिक, 3088

"তার মানে," বড ভাই চটে বললে।

"তার মানে বাপু, দল বেঁধে লোকগুলো যদি তোমাদের ছটির ছাল ছাড়িয়ে নিতে চার, তা'হলে ?"

তা'হলে তুমি এমন কি নবাব এলে যে বিহিত করবে ?"

আবার সেই লোকটির মুখে অদ্ভূত একটা হাসি ফুঁটল। হঠাৎ ছেড়া পোষাকের লুকনো ভাঁজ থেকে সে একটা তরোয়াল বার করে আনলে—দোকানের জানালার আলোয় তলোয়ারটা ঝকমক করে উঠিল। সরু সুশানিত তীক্ষ্ণ তলোয়ার।

দাঁত কড়মড় করে লোকটা বললে, "ভাইয়ের হাতের যেটুকু চামড়া খোঁয়া গেছে, নিয়ে এসো। নইলে ভাইকে ঘরে ফিরে যেতে বলো, আর এই নাও, এই দড়িটা সামনের গাছে টাঙ্গিয়ে ঝুলে পড়ো।"

করেক পাক দড়ি বার করে সে রড় ভাইয়ের সামনে ফেলে দিলে। সে কে, এতকথা বলার কী তার অধিকার এ জিজ্ঞাসা হুভাইয়ের মনে এলো না। হুজনের রক্ত দাউদাউ করে খলে উঠল। বড় ভাইয়ের হুটো হাত মুঠো হয়ে এলো। লোকটার হাত থেকে তলোয়ারটা ছিনিয়ে নিয়ে সে পাগলের মত দোকানে ছুটে গেল। ছোট ভাইকে আগলে সেই লোকটা বাইরে দাড়িয়ে রইল। তার মুখে তখন আবার রহস্যের মত হাসি ফুটে উঠেচে।

"এই, খাবারের পাওনা বুঝে নাও," অস্বাভাবিক চাপা গলায় বড় ভাই বললে।

দোকানী চমকে উঠলে। তারপর সে অবাক হয়ে গেল। এর অর্থ কী ় সেই লোকটারই ভাই হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু, ভাইয়ের পাওনার পর এসে একথা বলে কেন ? মারামারি করতে এসেচে কি গু সেরকম কথা তো বলে না। লোকটা কি পাগল ?

দোকানী একট চড়া গলায় বললে, "মাগ্না থেতে এলে অমন একটু আধট খোঁচ খেতেই হয়।"

সেই তুশমনগুলোর এতক্ষণে খাওয়া শেব হয়েচে। তারা দোকানীর এতটা নরম মেজাজ দেখে খুদী হল না, চেঁচিয়ে তারা বললে, "এই, খাবার খাইয়ে দাও না ?" দোকানীর কেন যেন শাহস হচ্ছিল না। সে একটু বিপরের মত তুশমনদের পানে তাকাল। তারা তখন ভেংচি কেটে চুল্লির শিকটা দেখিয়ে বললে, "খাবার খাইয়ে দাও, দাও না!"

বড় ভাই পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। দোকানীর হঠাৎ সাহস হল। সে বললে, থাবার না খাইয়ে পাওনা নেবো না। হাত পাতো।"



বড় ভাই অমান মুখে হাত এগিয়ে দিলে। দোকানীটা আড়চোখে তাকিয়ে উন্নরের শিক্টায় টান দিলে। ঘরের কোণে তুশমনগুলো মুচকি হাসতে সুরু করলে!

বড় ভাই তেমনি ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। দোকনীটা হঠাং গন্গনে শিকটা তুলে নিয়ে বড় ভাইয়ের হাতের তোলোয় চাপতে গেল। তলোয়ার-ধরা স্থকনো বা হাতটা কাপড়ের ভাঁজ খেকে সাপের ছোবলের মত ছট্কে এসে এককোপে শিকটাকে ফেলে দিলে। তারপর, সেই তীক্ষ্ম উজ্জ্বল, ক্ষুরধার তলোয়ারটা হাতে বড় ভাই পাগলের মত দোকানীর উপর ঝাপ দিয়ে পড়ল, একেবারে কাঠের থামের সঙ্গে তলোয়ার দিয়ে তাকে গেঁথে ফেললে।

ছশমনগুলোর মুখের হাসি চকিতে মিলিয়ে গেল। কিন্তু শয়তানের বাচ্ছা তারা। যে যার পোষাকের লুকনো ভাঁজ থেকে তলোয়ার বার করে চাঁচাতে চাঁচাতে এগিয়ে এলো। দোকানীর মরা শরীর থেকে এক টানে তলোয়ারটা খসিয়ে নিয়ে বড় ভাই রুথে দাঁড়াল। একজনের কাঁধে একটা কোপ বসিয়ে, একজনের নাকের ডগাটা কেটে দিয়ে, আর ছজনের কপালে ছটো ফলা এঁকে বড় ভাই ছুটে দোকানের বাইরে এলো

হাঁপাতে হাঁপাতে বড় ভাই বললে, "দোকানীটাকে একেবারেই মেরে ফেলেচি। কিন্তু আর চারজনের ছাল তুলেচি। এখন তাহলে "

"এখন তা হলে তোমাকে ধরিয়ে দেওয়া দরকার" হেসে সেই লোকটা শিষ দিলে।
বড় ভাই মনে মনে বললে, "বিশ্বাসঘাতক।" তলোয়ার হাতে সেই লোকটার উপর রুখে যেতেই
হেসে সে তার হাত খানা ধরে ফেললে। ছোট ভাই, সেও এসে এক হাতে বড় ভাইয়ের
আর একটা হাত চেপে ধরলে। ছজনে মিলে অস্থরের মত বড় ভাইকে থামালে। বড় ভাই,
ভাবলে কি আশ্চর্যা; ছোটো ভাইয়ের মাথা কি থারাপ হল নাকি? দাদাকে ধরিয়ে
দিয়ে তার কী লাভ ?

সেই লোকটার শিষ শুনে হঠাৎ অন্ধকারের চারদিকে যেন কারা সাড়া দিয়ে উঠল। দেখতে দেখতে অগুণ্তি ভিখিরি এসে তাদের ঘিরে ফেল্লে। সেই লোকটা আকাশে হাত তুলে ইসারা করতেই ভিখিরিরা যে যার ছেঁড়া পোষাকের ভাঁজে হাত দিলে। পরমূহূর্তে প্রত্যেকের হাতে এক একখানা তলোয়ার ঝকিয়ে উঠল।

সেই লোকটা বড় ভাইকে হেসে বললে, "দোকানে ছশমন চারজন আর এগোবে না। তারা আমাকে বিলক্ষণ চেনে। কিন্তু একুণি সিপাইরা এসে পড়বে। আমাদের উধাও হতে হবে।"

ST. STATES

কার্ত্তিক, ১৩৪৪

🖣 সতীকাম্ভ গুহ

সেই লোকটার ইঙ্গিতে দলের একজন একটা শিঙ্গা ফুঁকে দিলে। দেখতে দেখতে অন্ধকারের একটা দিক থেকে একদল ভিথিরী ছোড়সওয়ার এসে হাজির। তলোয়ার বার করে তারাও সেই লোকটাকে অভিবাদন করলে।

তাদের আড়ালে অন্ধকারে আরো সব ঘোড়া বাঁধা ছিল। ভিথিরিরা সকলেই একটি করে ঘোড়ায় চড়লে। তারপর ঝড়ের মত সেই রহস্তময় ভিথিরি ঘোড়সওয়ার দল ছুটে চলল দক্ষিণে। সেই লোকটার পাশে আর হটি ঘোড়ায় চেপে ছটি ভাইও ছুটে চল্ল।

রাজধানী ছাড়িয়ে সনেকটা দূর এসে ঘোড়সওয়াররা একবার একটু থামল। তখন



তার মূখোসটা থসাতেই .....

বড় ভাই সেই লোকটাকে বল্লে, "তোমার ভিথিরির দল না থাকলে আজ আর রক্ষা ছিল না। যাক্, রাজধানীতে আমাকে কেউ চেনে না। খুনে বলে সনাক্ত করে সহর কোটালের সাধ্য কী? এখন তাহলে আমরা ছটি ভাই বিদায় হই। এই নাও তোমার তলোয়ার।"

সেই লোকটা হেসে হাত গুটিয়ে নিলে। বড় ভাই সবিস্ময়ে বললে, "তোমার তলোয়ার ফিরিয়ে নাও।"

সেই লোকটা বললে, "না, ও তলোয়ার এখন তোমার।"

বড় ভাই বল্লে, "আমার ?"

"হঁটা, কেননা এখন তুমি আমাদের।"

বড় ভাই বললে, "কে— তুমি কে ?"

সেই লোকটা টান মেরে তার ভিথিরির

সাজ খসিয়ে দিলে। তারপর মুখোসটা

খুলতেই, বড় ভাই আবাক হয়।
তার সামনে সে তখন ঘোড়ার পিঠে

एमथरठ—उथनकात नवरहरः नामकामा त्वारश्र मिनावर्ग।



A. 1

এমনি করে বোম্বেটেগিরিতে ছই ভাইয়ের হাতে থড়ি। শশ্বামার্কা আর সাপমার্কা বোম্বেটেদের নামে তথন সাত সমুদ্র ভয়ে কাঁপে। শশ্বামার্কা বোম্বেটে-দলের সর্জার দিবাবর্ণের নাম শুনলে মাঝিমাল্লারা ভয়ে মূর্চ্চা যায়। সেই দিবাবর্ণের বোম্বেটেরা ভিথিরি সেজে লক্ষার রাজধানীতে ঘুরে বেড়াত। কবে কোন্ জাহাজ কী পশরা নিয়ে কোথায় রওনা হবে, কোন্ জাহাজ সাগর উজিয়ে বন্দরে আসবে, ভিথিরির বেশে রাজধানীতে ঘ্রঘুর করে সর সংবাদ আদায় করত এরা। সেদিন রাজধানীতে কাজ শেয করে দিব্যবর্ণ সদলে রাজধানী ছেড়ে ঘাঁটিতে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাং সরাইখানার সামনে দেখতে পেলেন অস্থরের মত জোয়ান ছটি সৃশ্রী যুবককে। দেখে তার লোভ হল। এদের বোম্বেটেদলে টানতে পারলে ভারী চমংকার হবে। দিবাবর্ণ তথন সদলে সরাইখানার সামনে ঘুরঘুর করতে থাকলেন। নিয়তির লিখন। ঘটনাচক্রে অবশেষে যুবক ছটি দিবাবর্ণের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল।

এই ছটি ভাই, কালীভ্ষণ ও ক্ষিতিভ্ষণ এদের নাম। প্রথমটা, সাধারণ বোম্বেটি হিসেবে তাদের নাম রটল। কিন্তু এক বছরের ভিতর দিবাবর্ণ নিরুদ্দেশ হলেন। তাঁর ফেরার লক্ষণ দেখা গেল না। তথন দলের সর্দার হল ছটি ভাই। লাভ লোকশানের. বিপদ ও ফুর্ত্তির প্রতিটি বিষয়ে আধা আধি বথরা হল ছ'জনের। একদিন পয়সা নেই বলে গায়ের চামড়ার দাম দিতে হয়েছিল ছোট ভাইয়ের, সে কথা ছোটভাইও ভোলেনি, বড়ভাইও ভোলেনি। তাই লুঠের বাবসায়ে নেমে তারা ক্ষেপে গেল। টাকার নেশায় মেতে তারা ভ্ললে, রক্তের দাম কত। এক বছর য়েতে না য়েতে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভ্ষণের নামে সমস্ত লক্ষারাজ্য সাড়া দিয়ে উঠল। তাদের আশ্চর্যা নিষ্ঠুর বীরত্বের কাহিনী শুনে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও চীন সাগরের বীর নাবিকদের হাদয়ও থরথর করে কাঁপতে লাগল।

আমাদের কল্পনা দিয়ে যাদের সাহস আর কৌশলের বেড় পাই না, তাদের আমরা মানুষ বলে স্বীকার করতে নারাজ। তাই, যাদের সাহস আর কৌশল মাত্রা ছাড়িয়ে যায়, তাদের আমরা দেবতা অথবা অপদেবতা বলে মনে করি। কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের বেলায়ও এই রীতির ব্যতিক্রম হ'ল না।

সে জল্লাটের সমুদ্রে নাবিকদের চোথে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ ছিল ছটি হরস্থা, পিশাচ-লোকের ছটি কালো ছায়া। অপদেবতার মত নিঃশব্দে এসে কথন তারা সদাগরী নৌকোয়, সোনার লক্ষায় আগুন স্থালিয়ে দিত, সৈত্য মাল্লারা কেউ টের পেত না। গভীর রাতে ভূমিকম্পের মত সদাগরী বহরে তাওব জাগিয়ে, মশালের অতিনে অজ্ঞা রক্ত ঝরিয়ে, সাত



রাজার ঐশ্বর্থা লুঠ করে তারা অন্ধকারে মহাসমূদ্রে উধাও হয়ে যেত। বিশ্বিত, আহত সদাগরদের কানে তর্জান্ত তুই বোমেটের অন্তর্ভারনের বিকট গলার বোমেটি গান ঝড়ের কোলাহলের মত বেজে উঠে টেউয়ের কলুরোলে মিলিয়ে যেত। রহস্তের মত হঠাং দেখা দিয়ে হঠাং তারা অন্তর্জান হত।

সেই সময়ে, ইতিহাসে কালোভায়। ঘনিয়ে এলো । বাজ্যের ব্যাপার নিয়ে খারা মাথ। ঘামান, তাঁরা সকলে মিলে তঃস্বপ্ন দেখতে শুক করলেন। তাঁরা কল্পনায় দেখলেন, ডাঙায় আজ

পর্গান্ত যত রাজা, সামাজোর পাওন তাদের সকলকে ছাড়িয়ে গেছে এক বিশাল সাগরসামাজা। টেউয়ের দোলায় তুলছে সেই সামাজা, সাত সমুদ্রের দোলায় তুলছে পেরিয়ে গেছে সেই সামাজার ! সেই সামাজার ছটি সমাট কালীভ্যণ ও কিতিভ্রমণ। খুনের নেশায় মাতাল সেই সামাজার পাগলের মত এসে ঢ়ঁ দিছে ডাঙার পৃথিবীকে আর মান্তবের তৈরী সহস্র বছরের সভাতা যেন একখানা ঘুণে-ধরা বাড়ীর মত ধুলোয় গুঁড়ো হয়ে যাছে।

কিন্তু মান্তুষের ইতিহাস লেখেন ঈশ্বর। সাধা কি তাঁর নিষেধ এড়িয়ে মাথা তোলে বোম্বেটের সাম্রাজা। একদিন জল-পৃথিবীর ভাবী সমাট হুটি এসে লঙ্কা-সমাটের রাজ-বোম্বেটে দলে নাম লেখালে। বোম্বেটেদের জাহাজে আকা ছিল মাথার খুলি। সেটা মুছে গিয়ে সেখানে কুটে উঠল লঙ্কার রাজমুক্ট। কী করে অসম্ভব সম্ভব হল, সে এক বিচিত্র ঘটনা।



লখা একটা তলোৱার হাতে চুটে আস্ভে

অমাবশ্যার মিশমিশে কাল রাত। কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের নৌবহর সমৃত্র শাসন করে উত্তর থেকে দক্ষিণে আস্ছিল। সহসা দেখা গেল, দূরে তৃটি জাহাজ। মন্ধকারে মিশে



কাৰ্ত্তিক, ১৩৪৪

দ্রুত ঢেউ ভেঙে চলেছে। বাজপাখীর মত ছোঁ মেরে সেই ছটি জাহাজের উপর গিয়ে পড়ল কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ। জাহাজের একটিতে ছিলেন লঙ্কার রাজকুমার। মাল্লারা স্বপ্নেও ভাবেনি লঙ্কার এতটা কাছে কালীভূষণ কিতিভূষণ রাজ-মার্কা জাহাজ চড়াও করবে। তা'ছাড়া, তাদের সংবাদ ছিল এই যে ছুর্লাস্তু বোম্বেটে ছুটি তখন আরব সাগরে কর আদায় করতে গেছে। জাহাজে সেই নিশীথে মরণ-চীংকার উঠল। কিশোর রাজপুত্রের ঘুম ভেঙে গেল। সাহসী রাজপুত্র খাপ থেকে তলোয়ার থসিয়ে কামরার বাইরে এসে দেখলেন, চারিদিকে তলস্কুল বেধেছে। আর দেখলেন, একটি বিরাটকায় লোক লম্বা একটা তলোয়ার হাতে ছুটে আসছে। রক্তমাথা সেই তলোয়ার রাজপুত্রের মাথার উপর লাফিয়ে উঠল। চক্ষের নিমেষে রাজপুত্র হরিণের মত সামনে নীচু হয়ে পড়ে আঘাত এড়ালেন, চক্ষের পলকে বিরাট লোকটার পায়ে তলোয়ার বিঁধে দিলেন। একটা স্থাচের মত সেই তলোয়ারটা সে ঝেড়ে ফেললে বটে, কিন্তু তবু বিরাট লোকটা আশ্চর্য্য মানলে। রাজপুত্রের পিছন থেকে তাঁর মাথার উপর বোম্বেটেদের আর যে ছুখান। অসি একসঙ্গে ছলে উঠেছিল, তাও বিরাট লোকটার ইঙ্গিতে সরে গেল।

এই বোম্বেটে কালীভূবণ। রাজপুত্রের যুদ্ধ কৌশলে যে বিম্ময়বোধ করেছিল, পরে মশালের আলোয় তাঁর সুন্দর মুখ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। ইতিমধ্যে ক্ষিতিভূষণ সেখানে এসে হাজির। দূর থেকে দৃশ্যটা সে দেখেচে। গম্ভীর হাসি হেসে সে রাজপুত্রের কাঁধ চাপড়ে বললে, "সাবাস।" কালীভূষণ রাজপুত্রকে দেখতে দেখতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হয়তো কিশোরের কচি মুখ দেখে হঠাৎ দেশের সংসারের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। সংসারে তাদের বাপ মা বেঁচে ছিলেন না। খুড়োখুড়ি ছিলেন। আর ছিল তাদের একটি স্থন্দর কচি ছেলে। কালীভূষণের বড় আদরের ছিল সেই ছেলেটি। হয়তো তার লোহার মত ছটি হাত এগিয়ে দিয়ে বললে, "এসে৷ রাজপুত্র, কোলে এসে৷ ৷ "

সেই রাতে মাঝ সমূদ্রে জাহাজে বসে কালীভূষণ কিতিভূষণকে বললে, "একটা মজা করা যাক কিছি।" কিভিভূষণ দাদার মুখে অনেকদিন পর মজার কথা শুনে অবাক হল। কালীভূষণ বললে, "রাজপুত্রকে কোলে করে একেবারে রাজ-দরবারে যেয়ে হাজির হলে কেমন হয় ? " ক্ষিতিভূষণের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, সে বললে, "সে বেশ মজার হয় দাদা।" काली इयन এবার খানিকটা হেসে নিয়ে বললে, "সে এক মজার বীরজ, না রে ?"

প্রদিন গভীর রাতে বাজনা বাজিয়ে তুমুল কোলাহলে রাজধানীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে সদলে কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ যেয়ে রাজপ্রাসাদে হানা দিলে। তাদের চারিপাশে যে সৈয়ের দল ছিল, তারা তাদের পিষে মারতে পারত। কিন্তু এ রকম অন্তুত কাণ্ড কেউ কখনো দেখেনি,



শোনেনি। সহরের কোটাল থেকে সুরু করে রাজ্যের প্রত্যেক নায়কের কাছে খবর পৌছল।
সকলেই বললেন, সাবধান! বোম্বেটেদের কোলে রাজপুত্র। যতকণ রাজপুত্রকে জ্যান্ত
হাত না করা যাবে ততকণ বোম্বেটেদের খুসী রাখা ভালো। রাজ্যের কোটাল, মন্ত্রী
আর নায়কেবা সকলেই বোম্বেটেদের আঁজব মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ীতে উপস্থিত হলেন।
গভীর রাতে অবশ্য রাজা আর দরবারে ছিলেন না। খবর পেয়ে হতভদ্ব হয়ে তিনি বারান্দায়
এসে দাঁড়ালেন। তখন মশালের আলোয় হাসি-মুখ রাজপুত্রকে হহাতে তুলে ধরে কালীভূষণ
হেসে দিলে।

তারপর, বিশ্বাসের অতীত ঘটনা ঘটল। কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণের কারো মাথা খোয়া গেলনা। বোম্বেটেদের কারো হাতে হাতকড়িটি পর্য্যন্ত উঠল না। তেমনি আবার তাদের বোম্বেটেদল নিশে গেল রাজ বোম্বেটেদলে। তথনকার বড় বড় রাজা আর সম্রাটেরা গোপনে বোম্বেটে পুষতেন, বাইরে মিত্রতা বজায় রেখে লুকিয়ে এ ওর জাহাজ লুঠ করে রাজকোষ ভরাট করতেন। লক্ষারাজের বোম্বেটেদলটি কালীভূষণের স্বাধীন বোম্বেটে দলের হাতে মার খেয়ে আধমরা হয়ে পড়েছিল। কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণের দলকে পেয়ে রাজবোম্বেটেদলটি হর্ম্বর্ধ হয়ে পড়ল।

তথনকার দিনে বাইরে বোমেটে শাসনের ভান দেখিয়ে গোপনে বোমেটে দল পুষতেন রাজারা। রাজাদের পক্ষে প্রকাশ্যে লুঠ-তরাজ করা সম্ভব নয়। বোমেটে রেখে তাঁরা অপর রাজ্যের বানিজ্য লুঠ করতেন। অভিযোগ এলে বলতেন, আমরা তো জানিনা। আচ্ছা দেখব, বোম্বাটেদের শায়েস্তা করতে পারি কি না। কিন্তু লুকিয়ে তারা বোম্বেটেদের পিঠ চাপড়ে বলতেন 'সাবাস, কিন্তু আর একটু ছঁসিয়ার'।

কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ নামে অধীন হল—আসলে লঙ্কার সমাটের বন্ধু হল তারা। তাদের তোয়াজ করে লঙ্কার সমাট আর পথ পেলেন না। বোম্বেটে ভাই ছটি আগের মতন অবাধে জল-পৃথিবীর কর আদায় করে ফির্তে থাকল। কিন্তু সেই কর এসে স্থগোপনে রাজশেষে জমা হতে থাকল। লঙ্কার রাজ্য তখন ওলন্দাজরা মাকড়ের মত শুষচে। লঙ্কারাজের কাছে ইংরেজদের উপদেশ অভ্যবানী পোঁছেচে, কিন্তু একটি সৈন্য-সাহায্যও পোঁছচেনা। কেননা, ভারতবর্ষে তখন চারিদিক টল্মল্। ইংরেজ সেখানে ঘর সামলাতে ব্যস্ত। এই সময়ে দরিত্র লঙ্কার রাজলক্ষীর ভাণ্ডার কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণকে পেয়ে হেসে দিলে।

এই যে স্থৃটি বোম্বেটে, কালীভূষণ ও কিতিভূষণ—এরা যে বাঙ্গালী তার সহজ প্রমান এদের নাম। কখন তারা বাংলাদেশের আকাশ থেকে খদে লঙ্কার আকাশে উদিত হল, তার সঠিক তারিখ উদ্ধার হয়নি। এমন কি, আশ্চর্য্যের বিষয়—যে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভ্রণের করাল



ছায়া তিনটি সমুজের উপর পড়েছিল, যাদের ক্ষুধিত গ্রাসের সামনে গোপনে গোপনে নানা রাজ্যের রাজারা কাঁপতে স্থক করেছিলেন, সেই ছটি আশ্চর্য্য পুরুষের ছায়া ইতিহাস পড়েনি! ইতিহাসে তাদের নাম নেই। হয়তো, এতে আশ্চর্য্য বোধ করার কিছু নেই। ইতিহাস তো লেখে মাত্র একটি মানুষ। কিন্তু এই যে আমরা লক্ষ্ণ লোক নিজেদের হাসি-কারার কথা দিয়ে জীনব-ইতিহাস লিখি, তা থৈকেও কি অনেক আশ্চর্য্য মানুষ বাদ পড়ে যায়না ?

হয়তো ইতিহাস এতটা উদাসীন হত না। বোমেটে হিসাবে একবার তাদের নামটি অন্ততঃ লেখা হত কিন্তু হঠাৎ একদিন বোমেটদের খাতা থেকে তারা নাম কাটিয়ে নিলে। আগুন, রক্ত তলোয়ার-ঘেরা জীবনের মাঝখানে বসে তারা কোথা থেকে কার ডাক শুনতে পোলে। সেইদিন তারা তলোয়ার হাতে জাহাজে চড়ে মহাসমুদ্রে উধাও হল। কিন্তু তাদের তলোয়ার সেদিনও আর বোমেটের মাতাল তলোয়ার নয়। এক হাতে তলোয়ার আর এক হাতে পুঁথি নিয়ে তারা বার হল পৃথিবীতে। পুঁথির বানী সফল করতে বার হল তারা।

সেই পুঁথিতে লেখা ছিল অপরূপ কাহিণী। একদিন মানুয়ের পাঁচশো বছর পরমায় হবে, সেই কাহিণী। কোথায় কোন্ স্থূরে সাত সমুদ্রে তেউ যেখানে শেষ হয়ে গেছে সেখানে কোন দ্বীপে ফুটে আছে অমর-লতা!

সেই লভার স্বপ্ন দেখে, জাহাজে পাল ভূলে, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে বার হল ভারা। সেই অভিযানের আশ্চর্য্য কাহিণী নিয়ে আমাদের আজকের উপন্যাস।



## মিতু তাত্ৰালায়ে জানাইলে তুর্ম "ইার্ড জিল টাই তে

### শ্লীশিববাৰে চ্যান্বর্ত্তী

#### ( সতা ঘটনা )

দেওঘর থেকে দূরে দেহাতের বাড়িটাই পছন্দ কর্লাম। চেঞ্জে গিয়ে, যদি সহরের ঘিঞ্জির মধ্যেই থাকা গেল তবে আর হাওয়া বদ্লানো কী ? তোমরাই বলো !

বাড়ীটা বেশ বড়োই, বছরের পর বছর ধরে খালিই পড়ে ছিল। পোড়ো বাড়ি নাকি!
--কে বল্ছিল। বিশ্বাস হয় না আমার। সহরের স্থুখ স্থবিধা ছেড়ে, এতদূরে, মাঠের
মধ্যিখানে, কে আর বাড়ী ভাড়া কর্তে আস্বে বলো! সেইজগুই ভুতুড়ে বাড়ি বলে অখ্যাতি
রটেছে, ভাছাড়া আর কি ? অস্তুতঃ, আমার তো তাই মনে হোলো।

আমার বেশ পছন্দই হয়েছে বাড়িটা! আমিও একা, বাড়িটাও একাকী। সন্ধাার মুখেই আমাদের সাক্ষাং-পরিচয় হয়ে গেল।

দীর্ঘকালের ধূলো আর মাকড়সার জাল ভেদ করে' ঢুক্লাম তো বাড়ীর মধ্যে। ভূতের আস্তানার মতই হয়ে আছে বটে ! ঘরদোরের কেউ কোনদিন যত্ন নেয় নি. এ বাড়ীর যে কখনো ভাড়াটে জুট্বে তা বোধহয় কারুর প্রত্যাশাও ছিল না।

টেরিল; চেয়ার, চৌকি, আয়না, দেরাজ, আল্মারি, খাট, তোষক, বিছানা, পাপোষ আসবাবের কোনো কিছুরই অভাব নেই, ঘুরে ঘুরে দেখ্লাম। নিজেকেই ঝেড়ে মুছে নিতে হবে এ সব। ভুতুড়ে বাড়ী বলে কেউ আস্তে চাইল না আমার সঙ্গে। মোটা বেজনের লোভ দেখিয়েও, সারা দেওঘর খুঁজে একটা চাকর যোগাড় করা গেল না।

যাক্, নিজেই সব ঠিকঠাক্ করে' নেব। আজ তো নয়,—সেই কাল সকালে সে-সমস্ত। এখন কেবল খাটটা ঝেড়ে-ঝুড়ে, নিজের বিছানাটা পৈতে, আজকের রাত্রের মতো ব্যবস্থা করে' নিতে পারলেই হয়।



আপাততঃ তাই করা গেল। কিন্তু ঘরের মেঝেতে জমে রইল বহুদিনের জড়ো-করা ধূলো। চারিধারের পুঁজি-করা ধূলোবালি-জঞ্জালের মধ্যে খূব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিলাম না। কিন্তু কি আর করা যাবে ? এখন রাত্রের মুখে একা একা এত পরিষ্কার করা সম্ভব নয় কিছুতেই।

আলো জাল্লাম। উস্কে দিলাম ওর শিখাটা। ইজিচেয়ারটায় বস্লাম গিয়ে।

চারিধার নির্জন আর নিস্তর। আপনা থেকেই কেমন গা ছম্ছম্ কর্তে থাকে। মনে হোলো আমি যেন কবরের মধ্যে; যারা মরে গেছে তাদের শান্তিজ্ঞ কর্তে এসেছি।

মনটাকে অহাদিকে ফেরাতে চেষ্টা করলাম। যে সব দিন চলে গেছে তার স্থাতি ফিরিয়ে আন্তে চাইলাম। কত পুরাণো দৃষ্ঠা, আধভোলা মুখ, মধ্র কঠসর, কত গান সা আগে লোকের খুব প্রিয় ছিল কিন্তু আজকাল কেউ গায় না আর।

ঘণী হয়েক এইভাবে কাটালাম। নিঃসঙ্গতার বোধোদয় ক্রমশই সামাকে সাক্ষর করে' এল। বাতি নিবিয়ে, আন্তে আন্তে গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিলাম। সামার মনে হতে লাগ্ল মেন তাড়কা রাক্ষমী ঘুমিয়ে আছে ঘরে—জেগে উঠে এক্ন্নি তাড়া কর্বে সামায়। কিন্তা ক্ষুকণই, কে জানে, যার ঘুম ভাঙ্লেই সর্বনাশ। এর মধ্যে কথন্ বৃষ্টি পড়তে স্বৰু করেছে, বাতাস সোঁ। সোঁ। কর্ছে, আমি শুয়ে তাই শুন্তে শুন্তে কথন ঘুমিয়ে পড়্লাম।

হঠাৎ আমার ঘুম গেল ভেঙে; সব নীরব নিস্তব্ধ কেবল আমার আর্ত্রহাদয় বাদে, তার গুড় গুড় আওয়াজ আমি স্পষ্ট শুন্ছিলাম। গায়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েছিলাম, কম্বলটি আস্তে, কথা নেই বার্তা নেই, পায়ের দিকে সরে যেতে স্কুরু করল, কেউ সেধার থেকে টান্চে যেন। আমার নড়্বার চড়্বার—এমন কি প্রতিবাদ করবার পর্যান্ত শক্তি রইল না। যতক্ষণ না আমার কোমর এস্তক্ থালি হল কম্বল সর্তেই থাক্লেন। কি আর করি আমি শুভ্রতা আর চলে না দেখে, টানাটানি স্কুরু করে দিলাম। অনেক পস্তাধস্তি করে কম্বলকে ধরে এনে আপাদ-মস্তক তেকে দিলাম আবার।

আমি কাণ পেতে এতীক্ষায় বইলাম। কী হয় দেখি! আবার কম্বল সর্তে স্ক্র হোলো। এবার পা-বরাবর গিয়ে পৌছল। আবার তাকে পা থেকে,টেনে আন্লুম। এম্নি করে' অপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে আমার অণুশ্য টাগ্ অব্ ওয়ার চলতে থাক্ল। যখন তৃতীয় বার কম্বল সরে গেল তখন টান্বাব শক্তি পর্যান্ত অন্তহিত হোলো আমার। এবার কম্বলটা একেবারেই উধাও হয়ে গেল। আমি হতাশ হয়ে অফুট্দ্বনি করলাম। পায়ের কাছ থেকে

#### কত অজানারে জানাইলে তৃমি শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী



প্রতিধ্বনির মতো সেই সুরে প্রত্যুত্তর এল। আমার কপাল ঘেমে উঠ্ল। মনে হোলে যা বেঁচে আছি তার চেয়ে ঢের বেশী পরিমাণে মারা গেছি নিশ্চয়।

কিছু পরেই হাতীর পায়ের মজে। একটা থপ থপ শব্দ ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল—
মামুষের পায়ের শব্দ কথনই এমন হতে পারে না, অবশু অতি-মামুষের কথা বলতে পারিনে!
থপ্ থপে আওয়াজটা দরজায় দিকে এগিয়ে গেল; শুন্লাম্, হুড়কো এবং দরজা না খুলেই
বেরিয়ে গেল বাইরে।

মানসিক উত্তেজনা শাস্ত হলে, আমি স্বগতোক্তি কর্লাম, এ হচ্ছে স্বপ্ন, স্বপ্নই—ভয়ন্ধর এক হংস্বপ্ন। ভাবতে চেষ্টা কর্ছি যে, হয় এ বিভ্রম নয় শুধু স্বপ্ন, তা ছাড়া আর কিছু হওয়া সম্ভব নয় এবং ক্যামেরার সামনে লোক যেমন করে' থাকে তেমনি হঠাৎ হাস্তেও যাচ্ছি, এমন সময়ে শুন্তে পেলাম, দূরে এবং নাতিদূরে, বাড়ীর আর সব ঘরের দরজা জান্লা জোরে

জোরে থূল্ছে আর বন্দ হচ্ছে। এও কি মতিভ্রম ? আমারই ?

চট করে' উঠে তালোটা খাল্লাম।
খেলে দেখি আমার ঘরের দরজা আগের
মতই বন্দ রয়েছে, অকস্মাৎ খুল্বার ও
বন্দ হবার কোন অভিসন্ধি নেই তার।
তথম আরামের নিশাস ফেলে, সিগারেট্
ধরিয়ে আমার ডেক্ চেয়ারটায় এসে
বস্লাম।

হঠাং একটা দৃশ্য দেখে আমার আপাদপিলে চম্কে উঠ্ল। চুরুট্ খলে পড়্লে মুখ থেকে। শ্বাসপ্রশাসও ভারি সংক্ষিপ্ত হয়ে এল আমার! এ কি! ঘরের পুঞ্জীকৃত ধূলোর উপরে আমার পায়ের দাগের পাশাপাশি—! এ কার আবার? আরেক পায়ের দাগ.



আমার পারের দাগের পাশাপাশি-

এত বড়ো যে তার তুলনায় আমার পায়ের দাগই শিশুর বলে সন্দেহ হয়।

কিছু পূর্বের যে-বন্ধৃটি কম্বল টানাটানি করে' গেছেন এ কি তাঁরই শ্রীচরণের চিহ্ন ?



ভয়ে ভয়ে বিছানায় ফিরে এলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাতিটাও আপ্না থেকেই নিবে গেল। আনেককণ ধরে' অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে' পড়ে রইলাম। হঠাৎ মনে হোলো, কে যেন তার বিশাল বপুটি টেনে নিয়ে আনুছে, কিন্তু ঘরের যে-জানালাটা খোলা ছিল সেটা নিতান্ত খাটো বলে' কিছুতেই গল্তে পারছে না তা'দিয়ে। আমি কীন কঠে বল্লুম—"বন্ধু, তোমার ঐ গোদা পা নিয়ে আঁর এ ঘরে এসো না, বেজায় স্থানাভাব।"

কিন্তু সে যে কর্ণপাত করেছে এমন আশঙ্কা হল না।

খানিক পরে পরে, একটা ভয়ানক গোলমাল দরজার বাইরে অবধি এসে, একট ইতস্ততঃ করে, যেন ফিরে ফাডিছল। আমার বিছানার চার পাশে ফুস্ ফুস্ গুজ্ গুজ্ শুনতে পেলাম, ভারী নিশ্বাসের শব্দ, অদৃশ্য পাথার ঝটাপট্ আর কি রকম একটা গুম্রানো ধানি। মহা মুস্কিলেই পড়লাম আমি। কেননা আমার পষ্ট বোধ হোলে ঘরে কারা যেন এসেছে, আমি আর নিঃসঙ্গ নই।

ঈবং উজ্জ্বল কি যেন একটা বালিশে পড়্ল। ছফোঁটা পড়্ল আমার মুখে, পড়েই গলে তরল শীতলতা হয়ে মুখময় ব্যাপ্ত হয়ে গেল। তারপরেই দেখাতে পেলাম আবছা আবছা মুখ, সাদা সাদা হাত যেন বাতাসে ভাস্চে, এই ভেসে উঠ্চে এই মিলিয়ে যাছে ! বুবলাম আমার অবিলম্বে দরকার—হয় আলো নয় মৃত্যু; অবশ্য মৃত্যুর চেয়ে আলোটাই বেশী বাঞ্ছনীয়! ভয়ে অবশ হয়ে গেছে সারা দেহ, আস্তে আস্তে যেমন উঠ্তে গেছি কার চ্যাপটা হাতের সঙ্গে আমার মুখের ঠোকাঠুকি বেধে গেল। এই অনাকান্থিত মিলনের জন্য আমি একেবারেই অপ্রস্তুত ছিলাম। ধড়াস্ করে' আবার বিছানায় শুয়ে পড়ি। তার খানিক বাদে বোধ হলো একটা কাপড় চোপড়ের খস্ খস্ শব্দ ঘর থেকে যাচ্ছে বেরিয়ে।

আবার সব চুপ্ চাপ্! কত কালের রোগীর মত আমি বিছানা ছেড়ে উঠ্লাম। কম্পিত হাতে বাতি ঝাল্লাম। আলো জেলে, ধুলোর পরে যে ভয়ানক পায়ের দাগ পড়েছে তারই গবেষণা কর্চি; হঠাৎ বাতি যেন নিবু নিবু হয়ে এল, সেই মুহূর্তে আবার হাতীর পায়ের শব্দ শুন্তে পেলাম। শব্দটা দরজার কাছাকাছি এসে যেন কিছু চিন্তা কর্বার অজুহাতেই চমকে থেমে গেল হঠাৎ। বাতিটা নিবু নিবু হয়ে এসে হঠাৎ কেমন নীল আলো বিকীরণ করে, নিব্ল কিনা জানিনা, সমস্ত ঘরটা ছায়াপথের আলোতে ভরে উঠ্ল।

দরজা খোলা নেই, অথচ এক ঝট্কা ঠাণ্ডা বাতাস কোথা থেকে আমার গালে এসে লাগ্ল। আমার সামনে বাষ্পময় কি একটা খাড়া হয়ে রইল। দারুণ অস্বস্থি আর অসুবিধা আমি বোধ করি! কিন্তু কী যে কুরব-—!

#### কত অজানারে জানাইলে তুমি শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী .



কার্ত্তিক, ১৩৪৪

প্রথমে একটা হাত তারপরে হটো পা, তারপরে সমস্ত শরীরটা, মায় এক বিষন্ন বদন ক্রমশ: সেই বাষ্প থেকে আত্মপ্রকাশ করল। দেখলাম আমার সামনে এক প্রায়-নগুকায়



সামনে এক প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা

প্রকাণ্ড দৈত্যের মত চেহারা স্টান দাঁডিয়ে রয়েচে।

লোকটার বিষয় মুখ দেখে আমার ভয় দূর হোলো, মনে হ'ল এ কোনো ক্ষতি করবে না--ক্ষতি-জনক ভূত নয় বোধ হয় ? আমার সাভাবিক মনের অবস্থা ফিরে এল তখন, সঙ্গে সঙ্গে আলোও আবার উজ্জল হয়ে উঠ্ল। আমি একলা ছিলাম, নিঃসঙ্গতার বদলে এই ভূতটাকে কাছে পাওয়া গেল—এ ভালোই! খুসীই হলাম আমি। অচেনা জায়গায় আত্মীয় পাওয়ার মতোই---আর কি।

আমি তাকে অভার্থনা করে' বল্লাম—"কে হে তুমি ? তুমি কি

জানো আমি ছ তিন ঘন্টা যাবং মুমূর্ হয়ে রয়েছি ? যাক্, তোমাকে দেখে খুসী হওয়া গেল। আমার যদি একটা চেয়ার থাক্তো, অবশ্য তোমাকে ধারণ করবার মতো—আহা, থামো থামো, এ জিনিসটির উপর বসে' পোড়ো না যেন"!

কিন্তু কাকেই বা বলা! ততকণে অমন দামী চেয়ারটিতে সে বসে' পড়েছে, চেয়ারটিও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে গুঁডো হয়ে গেল।

"দাড়াও দাড়াও, তুমি সবই ভাঙ্বে দেখ্চি—"

বলা বাছলা ! ইজিচেয়ারটিরও সেই দশা !

"তোমার ঘটে কি বৃদ্ধি বিবেচনা কিছু নেই? ঘরের সব জিনিষ-পত্তর ভেঙ্গে কি তছনছ্ কর্তে চাও তুমি ? করে৷ কি, করে৷ কি, সর্বনাশ--'



কাৰ্ত্তিক, ১৩৪৪

বলা নিক্ষল! ভাকে বাধা দেবার আগেই সে বিছানায় গিয়ে বসে পড়ে। বিছানাটাও চেয়ারগুলোর সঙ্গী হোলো। কি ভয়ানক!

"এটা কি রকম বন্ধৃতা হচ্ছে, শুনি ?" এবার দস্তরমতো চটেই উঠ্লাম আমি, "প্রথমে তো হাতীর মতো গোদা পায়ের শব্দে ভয় দেখিয়ে, প্রায় মরি আর কি, সেটা না হয় সহ্য করা গেল, কিন্তু এখন এসব হচ্চে কি ? বায়স্কোপের পর্দাতেই এরকম রসিকতা বর্দান্ত করা চলে কেবল! তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত। বোঝবার মতো বয়েস হয়েচে ভোমার। নেহাৎ ছেলেমান্থবটি নও তো!"

"আছে। আর আমি কিছু ভাঙ্ব না। কিন্তু কি কর্ব আমি, একশ বছর ধরেই আমি ইাট্ছি, কেবল হাঁট্ছি, একদণ্ডও কোথাও বস্তে পাইনি য়্যাদিন।" তার চোখ থেকে অশ্রুপাত হতে থাকে। ভূতের চোখে জল। এ যে রাম-নামের মতই অভাবনীয়। বেচারী ভূত! আমার হৃঃখ হোলো।

আমি বল্লাম, "আমার রাগ করা উচিত হয়নি! তুমি যে একটি বাপমা হারা, অনাথ বালক তা কি আমি জানি ? তা কি করবে, এই মাটিতেই বস,—কিছুই তোমার ভার সইবে না যে! নইলে হয়ত কোলে করেই বস্তুম তোমায়। হাঁ।, সাম্নে, এ খানটাতেই! তাহলে এই চেয়ারে বসে তোমার সঙ্গে মুখোমুখি চাইতে পারবো।"

সে মাটিতেই বসে পড়্ল। আমার দামী লাল কম্বলটা সে ঘাড়ে ফেল্ল এবং বিছানাটাকে জড়িয়ে মাথায় পাগ্ড়ীর মতো করে' বাঁধ্ল। তখন তার আয়েস্ একটা দেখ্বার জিনিস!

"ভালো কথা, এত হাঁটাহাঁটি কর্চ কেন তুমি ?" আমি জিজাসা করি। "পাছে বাতে ধরে সেই ভয়ে ?"

"আর কেন ? খবর পেলাম কোথায় নাকি আমার ষ্ট্রাচু খাড়া করা হয়েছে ? ইয়া লম্বা চওড়া চেহারা, এই ঠিক আমার মতোই—ঘোড়ার উপর বসানো। আমার সেই পাথুরে চেহারা দেখুতেই আমি বেবিয়েছি। কিন্তু কোথায় যে হয়েছে, তাই খুঁজে পাচ্ছিনা!"

"ভাবনার কথাই তো বটে!" আমি বলি, "নিজের চেহারা নিজে না দেখ্তে পাওয়ার মতো ছঃখ কি আছে! তা এক কাজ করনা কেন? এত না হেঁটে, রেলে যাতায়াত কর্লেই তো পারো। তাড়াতাড়ি অনেক জায়গায় ঘোরা হয় তাতে!"

"হেঁটেই মেরে দেব। রেল্ আবার কেন ?" সে আশহা প্রকাশ করে, "রেলে ভারি কাটা পড়ে লোক, ভারি কলিশন হয়! সেই ভয়েই রেলে চাপিনা।"



#### শৃত অজ্ঞানারে জানাইলে তুমি শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

কার্দ্ধিক, ১৩৪৪

"তা, চাপোনা, ভালোই করো।" ওর কথায় আমি সায় দিই। "ওতে খর্চাও বাঁচে। কিন্তু একটা প্রশ্ন, কদিন তুনি এই রকম পায়চারি করছ পৃথিবীতে?"

"পৃথিবীতে ? তা প্রায় একশ বছর ! '' সে জ্বাব দেয়—"পৃথিবীতে এবং পৃথিবী ছাড়িয়েও। ''

"পৃথিবী ছাড়িয়ে কি রকম?" আমি অবাক হই, "অক্যাক্ত গ্রহে উপগ্রহেও যাতায়াত আছে নাকি তোমার?"

"আহাহা! তা কি আমি বলেছি ? আর, সে সব জায়গায় যাবই বা কেন ? তারা কি আমার ষ্ট্রাচু খাড়া করেচে ?"

"তবে পৃথিবী-ছাড়িয়ে কি রকম ্"

"যোগ-বলে। আকাশ-পথেও চলা ফেরা করতে পারি কিনা আমরা। অনেক সময়ে, মাটির থেকে, তুহাত, আড়াই হাত, পৌনে চার হাত পর্যান্ত ওপরে উঠি।"

"বলো কি দ"

"ওই রকম।" সে ব্যক্ত করে —"যোগের ক্ষমতাই ওই। মর্লে মান্ত্র-মাত্রই এই যোগ-বল লাভ করে, অনায়াসেই! আশ্রম-টাশ্রমে গিয়ে জীবন্মৃত হয়ে থাক্তে পার্লে জীবনেও অনেক সময়ে লাভ করা যায়।"

"ওঃ, এখন বুঝ্ছি—" হঠাং আমরা টনক্ নড়ে; "তোমার পায়ের দাগের সঙ্গে মিলে যায় ছবছব্।"

"कि-कि?" कोजूडली इरम्र ७८५-सा

"কিছুদিন আগে জায়গায় জায়গায় যে সব—বড়ো বড়ো পায়ের দাগ দেখ তে পাওয়া গেছল, যা-নিয়ে খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ পড়েছিল সেই সময়ে—এখন বৃঝ্তে পার্ছি সে-সব কার কীন্তি।"

"কার ?"

"কার আবার ? তোমার।"

"তা হবে।" বিষয় ভাবে সে ঘাড় নাড়ে—"খবরের কাগন্ধও দেখিনি অনেকদিন।"

"দেখাতাম তোমায়, রাখিনি ত! তোমার সঙ্গে দেখা হবে, জান্ত কে! তা হলে রাখ্তাম।" আমি বলি,—"কিন্তু, বলো, আমার বাড়ীতেই পায়ের ধূলো দিলে কেন হঠাং ?"





তোমার আন্তানার কাছ দিয়ে এই রাস্তা দিয়েই যাচ্ছিলাম কিনা। এই বাডীটায় আলো অল্ছিল। তারপর খড়ি দিয়ে সদর দরজায় তোমার নিজের নাম লিখেছ দেখ্লাম তার সঙ্গে আমার নামের ভারি মিল! ভাব লুম আমারই আত্মীয় হয়তো কেউ, তবে তোমার কাছ থেকেই জেনে নিই না কেন আমার স্তাচুর ঠিকানাটা ! যাক্, তুমি যখন জানোই না, তখন আর বসে' থেকে কি লাভ ? আমার পথে আমি বেরিয়ে পড়ি আবার।

"তোমার নামটি কি তা তো বলে' গেলে না ?"

"আমার নাম ? আউট্রাম।" সে বলে—"জাদ্রেল্ আউট্রাম! বেঁচে থাক্তে লড়াই করাই ছিল আমার কাজ। তখন জেনারেল বলে' আমায় ডাকত স্বাই। এ রকম অন্তত নাম শুনেচ এর আগে? অবশ্য তোমার নিজের নাম ছাড়া। আচ্ছা আসি তবে!"

আমার বাকাক্ষ তি হবার আগেই আউট্রাম আউট্ হয়ে গেলেন। আমার লাল কম্বলটাও সঙ্গে নিয়ে গেলেন, বিছানাটাও আর ফিরিয়ে দিলেন না।



## খুকুর শুকুল

#### জীপ্রেমেন্দ্র নিত্র

খুক্র একটি পুড়ল ছিল একটি পা তার ভাগ হঠাং কিসের পেয়াল হ'ল যাবে বাবল-ডাঙা পুক্র পুড়ল।

বাব্ল-ডাঙা কোপায় সে যে
কোন সে নদীর পার ্
কত পাহাড় পেরিয়ে সে কোন
গহন বনের ধার
কেট জানে না।

খুকুর পুভূল, খোঁড়া পুভূল নানেই নাবে তব্ খেলা ঘরের বাক্সে সে ন। রইনে জনু থবু ----থুকুর পুভূল।

থুকুর পুতৃল খুঁ ড়িয়ে চলে
খুঁ ড়িয়ে চলে
খুঁ ড়িয়ে চলে
শুঁ ড়িয়ে চলে
ব্যতে নৰ্দামাটা পড়ল জলে

থুকুর পুতৃল।



শুধু ডাক্তারি নয়, ফলিত জ্যোতিষেও তিনি কৃত-বিভ ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, গ্রহ উপগ্রহগুলি মানুষের জীবনে খুব বেশী পরিমাণে তাদের প্রভাব বিস্তার ক'রে থাকে। তাঁর ধারণা ছিল বিত্যুং-শক্তি এই প্রভাবের মধ্যে নিহিত। পরে কিন্তু এ-মত তাঁর বদলে যায়। তিনি জৈব চুম্বক শক্তির উপায় আহাবান হ'য়ে পড়েন।

এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখ্লেন যে অমুস্থ দেহে চুম্বকের মৃত্
আঘাত দিয়ে রোগ আরাম হয়। ক্রমে বিশ্বাস দৃঢ় হওয়াতে তিনি একখানা বই লিখে প্রকাশ
করলেন। ১৭৬৬ সালে এই বইখানি প্রকাশিত হয়।

কিন্তু দশ বছর পরে সুইজারলাাওে এক পাদি সায়েবকে হাত দিয়ে ঐ কাজ করতে দেখে অবশেষে তাঁর ধারণা হোল চূপকের কোন প্রয়োজন হয় না। শেষ পর্যান্ত এই তাঁর বিশ্বাস দাঁড়াল যে, ব্যক্তি বিশেষের দেহেই ঐ চুম্বক-শক্তি নিহিত থাকে।

১৭৭৮ সালে ফ্রান্সের রাজগানী প্রারিতে গিয়ে তিনি বিস্তৃত ভাবে প্রীক্ষা এবং প্রাক্টিশ সুরু ক'রে দিলেন।

জনসাধারণ তাঁর গুণে মুগ্ধ হ'য়ে আরুই হ'তে লাগ্ল। কিন্তু ডাক্তারের দল হ'ল তার উপরে ভয়ন্ধর ক্ষিপ্ত। তারা বল্লেন লোকটা পাকা জোচোর। অবশেষে রাজ-সরকার তাকে ২০,০০০ ফ্রান্ধ ফি দিতে চাইলেন তার গোপন-বিচ্চা জাহির করার জন্মে। মেস্মার কিছুতেই রাজি হ'লেন না। সাধারণের কাছ থেকেই তিনি অনেক বেশী অর্থ উপার্জন করতেন।

মেস্মার বেশ ভাল ভাবে বুরেছিলেন যে, রোগ মুক্তির সঙ্গে ডাক্তারের প্রতি অটুট বিশ্বাসের ঘনিষ্ট যোগ থাকে। তাই তার বাবস্থাগুলি উদ্বৃট এবং বিচিত্র ছিল। যে ঘরে তিনি ক্লগীদের আরোগ্য ক'রতেন তার সাজ-সরঞ্জাম, বিধি-বাবস্থা অভিনৰ এবং অপরূপ ভাবে বিচিত্র ছিল। ঘরটিতে রঙ্গিন ঢিমে আলো থাক্ত; চতুর্দ্দিকে বড় বড় দাড়-করান আর্সি; এত নিস্তব্ধ যে ছুঁচ ফেল্লেও শোনা যায়। ঘরের মধ্যেটায় স্থরতি জিনিষের স্থগকে ভরপুর! মাঝ-মধ্যিখানে একটা চৌবাচ্চায় ফুট্ছে মিঠে উগ্রাপে নানা বর্ণের এবং গদ্ধের রাসায়নিক ভরল বস্তু। তার চারিদিকে ক্লগীদের আরাম ক'রে ব'সে গুয়ে থাকার চমংকার আসন—ভারা পরস্পার হাত ধরা-ধরি ক'রে ব'সত, কিন্তা একটা নরম সিন্ধের কাছিতে হাত দিয়ে থাকত। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাই তাদের মনে দৃঢ় প্রকীতি নিয়ে আসত যে আরোগ্যতা ডাজারের কর্ম্বল-গত!

#### মেসমেরিজম শ্রীস্করেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়



তারপর, আস্তেন ডাক্তার সায়েব নিজে! কী তাঁর পোষাক: কী তাঁর রূপ। এসে. কারুকে ছুঁলেন; কারুর দিকে ফিরে হেসে চাইলেন, আবার কারুর মুখের উপর গোটা কয়েক "পাস" দিলেন। হিষ্টিরিয়াগ্রন্থ মেয়েরা মূর্চ্ছা গিয়ে সেরে উঠ তেন, আবার কেউ বা নিমেষে নিজেকে রোগ-মুক্ত ব'লে মনে করতেন। মোটের উপর সকলেই কিছু-না-কিছু উপকার বোধ ক'রে বাডী ফিরতেন।

মেদ্মার শঠ, প্রতারক, কি জোচোর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। সাধ্তার সঙ্গে এই ব্যবস্থাঞ্জিকে গভীর ভাবে বিশ্বাস ক'বতেন।

অবশেষে ফরাসী সরকার এই ব্যাপারের তদম্বের ভার দিলেন কয়েকজন বিখ্যাত ডাক্রার আর বৈজ্ঞানিকের হাতে।

তোমরা বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের নাম নিশ্চয়ই জান। এই দলের মধ্যে তিনিও নিযুক্ত হ'যেছিলেন।

এই কমিশন খুব খুঁটি-নাটি ক'রে অন্তুসন্ধান ক'রে একট। প্রকাণ্ড রিপোট প্রেশ ক'রলেন। তাঁহাদের ঘীকার ক'রতে হ'ল যে মেসমার বহু লোকের বহু কঠিন ব্যারাম সারিয়ে দিয়েছেন। তারা কিন্তু মেসমারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অর্থাং "জৈব চুম্বক-শক্তি" কে স্বীকার ক'রতে পারলেন না।

মেস্মারের অন্তকরণ যারা করত তারা শুধু জোচ্চ রির জন্মে ব্যবসা ক'রত। তাই ক্রমে লোকে তাঁকেও জোচোর, প্রতারক মনে ক'রতে লাগল। শেষকালে তিনি ফ্রান্স एक पुरेकातलाए शिएस भीतम्वार्श, वह भार्क ১৮১व श्रुशेरक माता यान।

মেসমারের মৃত্যুর পর তার শিষ্য-সেবকের দল এই বিছার বৈজ্ঞানিক সতা অনুসন্ধান ক'রে এটিকে অনেকথানি উন্নত ক'রে তুলেছেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মার্ক্ ইস পইসেগর। ইনি একজন চরিত্রবান এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক ছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে. কেবলমাত্র হাত দিয়েই ধীরে ধীরে একজনকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া যায়। মেসমারের ঐ সব অন্তত এবং উদ্ভট সাজ-সরঞ্জামের কোন দরকার বাস্তবিকই হয় না।

তারপর এই বিছাটিব যথেষ্ট আলোচনা এবং উন্নতি হ'রেছে। এখনও প্রতিবংসরই কিছু-না-কিছু তথ্য আবিষার হ'রে চ'লেছে। এই বিস্তা আর এখন ফ্রান্স কি সুইফ্রারল্যাওে আবন্ধ নয়। ইয়োরোপের সকল সহরেই এক-আধন্ধন লোককে এই বিভার আলোচনা এবং



প্রাক্টিশ ক'রতে দেখতে পাওয়া যায়। বহু কঠিন অত্থ ডাক্তারে জবাব দিলে ভাঁরা সাহিয়ে দিয়ে থাকেন। এমন লোকও এ দলে আছেন, যাঁকে দেশ-বিদেশে ব্যস্ত হ'রে ঘূরে বেড়াতে হয়, "কল"এর পর "কল" পেয়ে।

এটি অবিশাস ক'রে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাপার নয়। এর আলোচনা, চর্চ্চা, পরীক্ষা দরকার। কেন না, দেখা যায় যে কারুর কারুর শরীরে খুব বেশী পরিমাণে বিত্যুৎ থাকে। অন্ধকার ঘরে চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে বিত্যুতের ছোট ছোট স্পার্ক অনেকেই দেখাতে পেয়ে থাক্বেন। এমন লোকও দেখাতে পাওয়া যায় যাঁরা হাত ঘষলে বিত্যুৎ বার হয়।

বছ ছরারোগ্য ব্যারাম কি আমরা বিছাৎ তরঙ্গের সাহায্যে সেরে যেতে দেখ ছিনে ? মানুষের মধ্যে এই শক্তি নিহিত থাকা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

অনুসন্ধান, পর্যাবেক্ষণ এবং পরীক্ষণ-বিজ্ঞানের শক্তিমান উপায়।

এবার বোধহয় বৃঝতে পেরেছ আমাদের ম্যাজিকওয়ালা, যার কথা গোড়ায় ব'লেছি. সে মেস্মেরিজম্ ক'রেছিল। সেই ব্যাপারটা ঠিক ক'রে বৃঝতে হ'লে —মেসমেরিজমের অফুরূপ আর একটা বিভার কথা তোমাদের কিছু কিছু জান্তে হবে। সেটা হিপ্নটিজম। এ বিভাটাকে ইংরিজিতে বলে কৃত্রিম ঘুম। এর বিষয় পরে তোমাদের কিছু বলার ইচ্ছারইল। এবারে আর স্থান নেই।



# শ্রহানাশ ব্যক্ত

সকল দেশের পুরাণেই দেখিতে পাওয়া যায়—যথনই পৃথিবীর মানুষ গর্বিত হইয়া উঠিয়াছে. এমন কি দেবতাকেও গ্রাহ্য করেনা. তথনই, সকল দেবতার বড় যিনি তিনি শাস্তির বাবস্থা করিয়া তাহাদিগের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। রামায়ণে দেখিতে পাই লক্ষার রাজা রাবণ যথন ক্রমে দারুণ সত্যাচারী হইয়া উঠিল, তখনই হইল তাহার দাংসের ব্যবস্থা—দেবতার সংশে রাম জন্মগ্রহণ করিয়া রাবণকে সবংশে বধ করিলেন। এরপ দৃষ্টাস্ত শত শত রহিয়াছে আমাদের দেশের পুরাণে। গ্রীক্-পুরাণে আছে—দেবরাজ জিয়ুস যথন দেখিলেন পৃথিবীর মায়্রয় উদ্ধৃত হইয়া উঠিয়াছে, দেবতাদিগকে তামাসা-বিদ্রুপ করে, তথনই তিনি তাহাদের শাস্তির বাবস্থা করিলেন। তাহার পুত্র ভল্ক্যান্কে (বিশ্বক্ষা) ডাকিয়া বলিলেন—খুব স্থুন্ব একটি স্ত্রীমূর্ত্তি প্রস্তুত কর, আমি ওকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে বেয়াদ্ব মায়্ব্যকে সাজা দিব।'

কারখানা হইতে অপরূপ সুন্দরী একটি স্ত্রীমৃত্তি বহন করিয়া লইয়া ভলক্যান্ যখন ওলিম্পাস্ পর্নতে দেবরাজ জিয়ুসের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন, তথন দেবতারা সকলে আসিয়া সেখানে মিলিত হইলেন ভল্ক্যানের এই অতুলনীয় কীর্ত্তির সুখ্যাতি করিবার জন্ম। এরূপ অন্তৃত সুন্দর মূর্ত্তি দর্শনে বিশ্বিত হইয়া দেবী মিলার্ভা এটিকে চুন্দন করিলেন —ভাঁহার ওট্ট স্পর্শে মূর্ত্তি সজীব বনিয়া গেল। তথন দেবতাদের প্রতাকে বর দিয়া ইহাকে ইহার সৌন্দর্যোপিযোগী বসন ভূষণে সাজাইলেন। পোষাক-পরিচ্ছেদ, কটি-বন্ধ, নেক্লেস্, করুণ, আংটি সবই দিলেন, এবং ইহার নাম রাখিলেন "পাাস্থোরা"। তথন দেবরাজের আদেশে দেবদৃত মার্কারি (বুধগ্রহ) প্রান্থোরকে লইয়া পৃথিবীতে নামিয়া গেলেন—রাজা এপিমিধিউসের সঙ্গে তাহার বিবাহ দিবার জন্ম। দেবপুরী ছাড়িবার সময় দেবরাজ জিয়ুস্ প্যাস্থোরার হাতে হাতির দাতের তৈরি সুন্দর একটি বান্ধ গুঁজিয়া দিলেন তাহার চারিপাশে একটা সোণার সাপ্রজ্যাইয়া রহিয়াছে।

পথিক ছটি তাঁহাদের গস্তব্য পথে চলিয়াছেন। এক স্থানে পাথর হইতে পাথরে লাফাইয়া একটা ঝর্ণা পার হইবার সময়, পাাস্থোরার হাত হইতে বান্ধটি জলে পড়িয়া গেল।

মার্কারি অন্য পারে প্রায় পৌছিয়া গিয়াছেন, তথন চেঁচাইয়া বলিলেন—"আমি হ'লে।ও বাক্স জলেই কেলে রেখে চ'লে যেতাম।" বাক্সটা স্থুনর যতই হউক না কেন, মার্কারির ভক্স



কাত্তিক, ১৩৪৪

ছিল—ও বাক্সে অকল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আনিবে না। অমনি প্রতিগদনির মত শব্দ হইল—"অকল্যাণ"! ভয় পাইয়া প্যান্তোরা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে ও-রকম কথা বল্লে?" মার্কারি বলিলেন—"ও একটা বাচাল জলদেবী, 'প্রতিদ্দনি ওর নাম, যা শোনে তার শেষ কথাটা শুধু বল্তে পারে। কিন্তু ,দেখ—এ প্রতিদ্দনিও বাক্ষটা নিতে তোমাকে বারণ কর্ছে।" কিন্তু প্যান্তোরা বাক্ষের লোভ ছাড়তে পারলেন না, বাধা হইয়া অনিচ্ছা সত্তেও মার্কারিকে উহা জল হইতে উদ্ধার করিয়া দিতে হইল।

রাজা এপিমিথিউসের সঙ্গে পাড়েয়ারার বিবাহ দিয়া মার্কারি দেবপুরীতে ফিরিয়। গেলেন। এদিকে প্রাসাদে বসিয়া পাাস্কোরা এবং তাঁহার স্বামী যথন সপরূপ সুন্দর বাকাটি দেখিতেছিলেন, তথন হঠাং উহার দর্প বন্ধন ঢিলা হইয়া গেল। বাজ্যের ভিতরটা দেখিবার জন্স প্যাস্থোরার কৌতৃহল হইয়াছিল দারুণ, সূত্রাং স্প-বন্ধন শিথিল হইবামাত্র তিনি আর लाज সামলাইতে পারিলেন না ত্রেয় ভয়ে, ধীরে ধীরে বাক্সের ডালাটি তুলিলেন। তুলিয়াই দারুণ এক চীংকার করিয়া আবার ডালা ফেলিয়া দিলেন। তাঁহার হাতে মৌমাছি হুল ফুটাইয়া দিয়াছে! একটা কুকুরও তাঁহার স্বামীকে কামডাইয়া দিল! পথে-ঘাটে সর্ব্বত্র লোকেদের মধ্যে চীংকার-আর্ত্তনাদ আরম্ভ কইল তাহারা প্রস্পর ঝগড়া বিবাদ আরম্ভ করিয়াছে, লড়াই করিতেছে! হায়রে, হায়! প্যান্তোরা বাক্সের ডালা খুলিয়া কি চুষ্কার্য্যই না করিলেন! জগতের এই সমস্ত তুঃখ কষ্ট, দ্বালা-যন্ত্রণা. হিংসা-দেষ, অস্তুখ ব্যাধি, ঝগড়া বিবাদ-পুর্বেত এ সব ছিল না! এ সমস্তই মানুষকে সাজা দিবার জন্য দেবরাজ জিয়ুস বাক্সের মধ্যে পুরিয়া দিয়াছিলেন। এখন পাাস্থোরার অতিরিক্ত কৌতৃহলে ছাড়া পাইয়া ইহারা **एमुकुल** व्याপात आतुष्ठ कतिया फिल-शृथिवीत मासूब्रक এरकवारत भःम कतिरा लागिल। এপিমির্থিউস ত্রংখ করিয়া বলেন—"হায়, হায়, কৌতুহলী প্যান্তোরা! কেন তুমি বাক্সের ডালা খুলেছিলে ?" প্যাস্থোরা স্বামীকে দোষ দেন—"অদুরদর্শা স্বামী আমার ! তুমি কেন আমাকে বাধা দিলে না ?" কিন্তু এখন আর ত্বংখ করিয়া লাভ কি—অকলাণ পৃথিবীময় ছড়াইরা পডিয়াছে।

এই-সব দারুণ অকলাণ সংগ্রও বাজের তল। হইতে উজ্জ্বল চক্চকে একটি পাখী বাহির হইয়া প্যাস্তোরার চারিদিকে উড়িতে উড়িতে, মধুর শব্দে কিচ্ মিচ্ করিয়া বলিতে লাগিল—"হুঃখ করোনা, প্যাস্তোরা! আমি হচ্ছি "আশা," যেমন আমি লুকিয়ে বাজের মধ্যে চুকেছিলাম তেমনি আমি মানুষের এই হুঃখ ছ্র্দিনের সময় তাদের মনের মধ্যে গোপনে বাস করব—তাদের মনে সাজনা দিব।"

## প্রত্তির বির্বাপ ব্যয়

প্যারীচরণের কাণ্ড শুনেছ ?
হালুয়া সে ভালো করে !
—এই চাল মারে, যেখানে সেখানে,
জাঁক যেন নাহি ধরে !
পিক্নিকে গিয়ে কহিল সে, আমি
করিব মোহনভোগ !
কঠিন রান্না. কেউ পারিবেনা !'
মোরা কহি, 'ভাই হোক !'

চেয়ার টানিয়া উন্থনের ধারে,
বিসল সে যুং ক'রে.
তাপে গলা যায় শুকাইয়া, পাশে
কুঁজো রাথে জল ভ'রে;
ছুইটি গেলাস শেষ ক'রে দিয়ে,
কটাহে ঢালিল ঘৃত,
প্যারীচরণের কীর্ত্তি দেখিয়া
আমরা আভক্কিত!

স্থান্ধ ঢালিল দে কায়দা করিয়া ভারতীয় কলা সম, চিনি দিল পরে, বাহিরে বৃষ্টি নেমে এক কম-ঝম।





মোরা চারিদিকে বসিত্ব ঘিরিয়া,
দেখি কটাহের পানে,
হালুয়া হয়েছে ধুসর বরণ, •

কি কারণে কেবা-জানে।

নামাইয়া, দিল খাইতে যখন.
বিশ্বাদ মুখে লাগে,
পাারী বলে, 'হ'ল চকোলেট্! আমি
বলিনি সে,কথা আগেন'
কহি মোরা 'এ যে ভিক্ত বেজায়!'
কহে সে 'এ ভ' ভালো!
হালুয়া খাইলে খাওয়াইতে পারি,
কমিয়া আসে যে আলো।'

থাপুক্, থামরা হারিকেন ছেলে
সাহায্য করি তারে,
সে কহিল, 'মাথা হবে গোলমাল
কেহ যদি থাকে ধারে!'
স'রে যাই মোরা। স্কৃত্তি মনে ক'রে
চিনি সে দিয়েছে সাগে,
নাড়িতে নাড়িতে ভাবিতেছে, এ যে
কেমন কেমন লাগে!

চাপ বেঁধে গেছে, নামাইয়া ফের গুঁড়ো ক'রে নেয় শিলে, এবারে চাথিয়া, দেখে শুনে ঠিক্ স্থুজিই ঢালিয়া দিলে।

#### হালুয়াচরণ শ্রীপ্রভাত কিরণ বহু



দানা বেধে শেল, হালুয়া ভাহার
হ'ল মিছরির মত!
মুখে দিয়ে দেখি, কি বিষম ঝাল!
পেয়ারী 'ত' থতমত!

বলে, 'হয়েছিল এই ত' কাণ্ড, বিটে নিয়েছিত্ব শিলে।'
বুঝিন্তু, ভাহাতে লক্ষাবাটার
রস্টুকু গেছে মিলে!
সেই থেকে নাম প্যারীচরণের
পরিবর্তিত ক'রে.
'হালুয়াচরণ' ব'লে ভারে ডাকি.
শুনিয়া সে যায় স'রে!





#### न्यातालक ताय व मु

ভারতবর্ধের ইতিহাসে নালনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা তোমরা হয়ত সকলেই পড়েছ। বৌদ্ধাংগ নালনা ছিল বিদ্যা শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। শুধু ভারতবর্ধে নয় সমগ্র এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এত বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কোথাও ছিল না। ভারতের সকল জায়গা থেকে ত বর্টেই, এমন কি স্থান্থ চীন, শ্রাম প্রস্তৃতি দেশ থেকেও বৌদ্ধছাত্রেরা শিক্ষালাভের জন্ম নালনায় উপস্থিত হোত। এখানে অনেক বড় বড় পণ্ডিত শিক্ষালান করতেন। প্রায় দশ হাজার ছাত্র থাক্ত। সারি সারি প্রকাণ্ড সব বিহার ও স্বন্দর স্থান্তর মির্কাহ করা হোত। প্রীয় চতুর্থ শতাকীর পরে নালনায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, তারপর আটশত বছর ধরে কত পরিবর্ত্তণের মধ্যেও এখানকার শিক্ষালান কার্য্য চলেছিল। চীনদেশের স্থবিদ্যাত পরিব্রাক্ষকে ছয়েন সাঙ্ সংম শতাকীর গোড়ায় ভারতবর্ধে এসেছিলেন। তিনি ছাত্র হয়ে পাঁচ বছর নালন্দায় বাস করেন। সে সময় বান্ধালী ভিন্ধু মহাপণ্ডিত শীলভদ্র এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। নালনার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ধর্ম্মশান্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য ও চিকিৎসা-শান্ত্র পড়ান হোত। খুষ্টীয় দ্বাদশ শতানী পর্যান্ত নালনা বিশ্ববিদ্যালয় বিরাজিত ছিল। মুদলমান আক্রমণে এর ধ্বংস ঘটে।

ধ্বংস পাওয়ার পর সাত শত বছর কেটে গেছে। ক্রমে ক্রমে সমস্ত মাটি চাপা পড়ে গিয়েছিল ! অনেকটা জায়গা জুড়ে কেবল মাটির টিবি ও জঙ্গল দেখা যেত। লোকে জানত না যে এরি মধ্যে প্রাচীন কালের সেই স্থবিখ্যাত নালনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। মাত্র কিছুকাল পূর্ব্বে এটি আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং ইংরাজি ১৯১৫ সাল থেকে ভারত-গভর্থমেন্টের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন কার্য্য আরম্ভ করেছেন। ইতিমধ্যেই স্থানেকগুলি বিহারের স্থাপের ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ প্রকাশ পেয়েছে। সমস্ত খনন-কার্য্য শেষ করতে আরও সময় লাগবে। বছর ছয় আগে (১৯৩১ অক্টোবর) আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে নালনার ধ্বংসাবশেষ যা দেখে এসেছিলাম, তারি কথাই এখানে সংক্রেপে বন্ধবো।

[বিহার প্রদেশের পাটনা জেলার বড়গাঁও নামে একটা গ্রামের প্রাস্তে নালন্দার ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

জনেকে মনে করেন পূর্বের বিহার গ্রাম নামই এখন বড়গাঁও নামে পরিণত হয়েছে। কলিকাতা—হাওড়া

থেকে পটনার নিকটের বক্তিয়ারপুর জংশন ৩১০ নাইল, সেধান থেকে বিহার বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ের

নালনা শ্রীনরেজ নাথ বস্ত

কার্ত্তিক, ১৩৪৪

'নালন্দা' টেসন ২৬ মাইল : আরও ৭ মাইক্র'গেলে শেষ প্রেসন রাজগিরি কুণ্ড। মোট ১৫ ঘণ্টার মধ্যেই পৌছান যায়। ] আমরা রাজগিরে পৌছে সনাতন ধর্মশালায় উঠেছিলাম। ছদিন ধরে এখানকার স্তান্তবা দেখে, তৃতীয়দিন নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাই। নালন্দা ষ্টেসন থেকে বড়গাও প্রাপ্তে খনন-ছান আন্দাজ এক মাইল। ষ্টেসন থেকেই দুরে উচ্ স্থপ দেখা যায়। আমরা যখন ধ্বংসাবশেষের সামনে পৌছলাম, ভগন বেলা এগারটা। রাজার বিপরীত দিকে গভর্গমেন্টের প্রায়ক্ত বিভাগের বাংলার ফটক দেখে, প্রথমে



সেখানেই প্রবেশ করলাম। বাংলো সংলগ্ন ক্ষুত্র মিউজিয়মটা তথন বন্ধ ছিল। খননের ভারপ্রাপ্ত বাঙ্গালী কর্মচারী আমাদের আগে খনন-স্থান দেখে আসতে বললেন, আরও জানালেন যে যিউজিয়ম বারটার সময় খোলা হবে।

খনন-স্থানের প্রবেশ শারে একজন চাপরাসী ছিল, সে আমাদের নিয়ে ইটের তৈয়ারী উচ্ দেওয়ালের মাঝের প্রাচীন পথ দিয়ে বিস্তীর্ণ প্রাক্ষনে উপস্থিত করলে। দেথলাম, প্রাক্ষনের পূর্ব দিকে সারি সারি বিহার ভবন ও পশ্চিম দিকে স্তপগুলি রয়েছে। নালন্দা বিশ্ববিচ্ছালয়ের এই বিরাট ধ্বংসাবশেষের দৈর্ঘ্য প্রায় ছ'হাজার ফিট (১/০ মাইলেরও বেশী) ও প্রস্থে প্রায় সাতশ ফিট স্থান জুড়ে আছে। ফটো তুলবার আশায় ক্যামেরা বার করতেই, চাপরাসী নিধেধ জানালে। \* কাছেই একজন কর্মচারী বসেছিলেন, তাঁর কাছ থেকে প্রত্যেকের জন্তে ত'আনা হিসাবে দিয়ে দর্শনার্থীর পাশ নিতে হোল। সঙ্গের চাপরাসী আমাদের সমস্ত দেখাবার ভার গ্রহণ করলে।

भरे श्वरक हाना हविश्वनि नवकाती विवदन-भृष्ठिका त्थरक निव्यहि ।-- तनवक





প্রথমেই আমরা, ধাংসম্ভানের প্রধান দৃষ্টি আকর্ষক দক্ষিণ ধারের বড় স্কপে গিয়ে উপস্থিত হলাম।
গ্রুকটি বাধান উঠানের মাঝখানে বিশালকায় চারকোণ। স্থপ। উঠানের চারদিকে অনেকগুলি ছোট স্থপ ও
দেখলাম। পূর্ববিকে অবলোকিতেখরের একটি বড় দাড়ান মৃত্তি রয়েছে, মাথার উপর কাঠের আচ্চাদন
দেওয়া। সিঁড়ি দিয়ে স্থপের উপরে উঠতেই সমস্থ খনন-স্থানটা একসঙ্গে স্কম্প্রট দেখা গেল। স্থপের উপরে
যে আগে একটি ছোট মন্দির ছিল, তার নীচের অংশটা মাত্র রয়েছে। দেওয়ালের গায়ের মৃত্তিগুলি এখনও

বেশ ভাল আছে, দেখলাম। নালনার দ্ধংসাবশেষের বিশালতা দেখে সে সময় মনে খুব বিশায় ও আনন্দ জেগেছিল। আমি একেবারে তুমুয় হয়ে গিয়াছিলাম ! ভাবছিলাম, পৃথিবীর নানা দেশে প্রাচীন তুর্গ, রাজ-প্রাসাদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধ্বংসাবশেষ আর কোন দেশে নেই। দেড হাজার বছর পূকে স্থাপিত নালনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত এইরকম বিরাট প্রতিষ্ঠান. বর্তমান যুগেও যে কোন সভাজাতি ও দেশের পক্ষে মহাগৌরবের জিনিষ। মনের চোখে দেখছিলাম, যেন পীত বসন পরা স্থলারমর্ত্তি হাজার হাজার বৌদ্ধছাত্র ও অধ্যাপকগণ বিশাল প্রাঙ্গনের মধ্যে দিয়ে যাওয়া আসা করছেন। বন্ধুদের ডাকে হঠাং চমক ভাকল, দেখলাম, তারা সিঁড়ি দিয়ে নামতে স্থক করেছেন।

বড় স্থপটী অস্ততঃ সাভটী ছোট স্তপের সমষ্টিতে গড়া, তিনটী একবারে স্তপের মধ্যে, বাকি চারটী বাইরে বেশ স্তম্পন্ত দেখা যায়। এরই একটী স্তপের



নালন্দায় প্রাপ্ত একটা বৌদ্ধ-মৃতি

গায়ে সারি সারি স্থন্দর বৃদ্ধ ও বোধিসত্ব মৃতি সাজান দেখলাম। বড় স্তপের দক্ষিণ-পূর্বর কোণে একটা ছোট মন্দিরে সাগাজ্জুনের মৃতি রয়েছে।

জ্ঞপের প্রাহ্বন থেকে বেরিয়ে, তার পূর্ব্ব পাশে ছুটী ছোট বিহার ভবনের ভ্রাবশেষ দেখে, সকলের চেয়ে বড় বিহার-ভবনে উপস্থিত হলাম। প্রশন্ত সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে দেখলাম, আগেকার যে স্ব

#### भागमा

### শ্রীনরেন্দ্র নাথ বস্ত



कार्षिक, ১৩88

পাধরের থামের উপর ছাদ ছিল, সে গুলির নীচের সামান্ত সংশ মাত্র এখন রয়েছে। বারাণ্ডা ছাড়িয়ে ভিতরে যাবার পথে, পাশের ঘর থেকে খননের সময় একটা তাম্র-ফলক পাওয়া গেছে। সেটা পাল রাজ-বংশের ততীয় রাজা দেবপালের সময়ের, গুলীয় নহম শতাক্ষীর শেষের। তাতে, সমাত্রা দ্বীপের রাজা নালক্ষায় একটা বিহার-ভবন নিম্মান করিয়েছেন, এ বিষয় লেখা আছে। ভিতরে যাবার পথে, আশেপাশে চব ও বালির জনাটে তৈয়ারী একবারে ভগ্ন কয়েকটা মৃত্তির অংশ দেখতে পেলাম।

নালন্দার খননের কলে একটা বিশেষ বিষয় প্রকাশ পেরেছে যে, একই জায়গায় একাধিক বার বিহার-ভবন ভৈয়ারী করা হয়েছিল। উপরকার ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের নীচে, তার আগেকার ধ্বংসপ্রাপ্ত ভবনের স্তম্পন্ত প্রমান বরেছে। আমরা নীচেকার বিহারে ভিক্তদের বাসের উপযোগী সারি সারি বর দেখতে পেলাম। মাঝখানে যে পূজার জায়গা ছিল, সেখানে একটা খ্ব বড় আকারের বসা বৃদ্ধ মৃত্তির কেবল তুইটা পাও তার উপরের সামাল্য অংশ মাত্র রয়েছে। বারাগুায় অল্য অনেক ভালা পাথরের মৃত্তিও দেখা গেল। উঠানে মাঝখানে একটা উঁচু চারকোনা চৈতা ও এককোনে বাধান একটা কুপ রয়েছে দেখলাম।

উপরে তৈয়ারী বিহার ভিক্ষণের বাসের ঘরে একটু বিশেষত্ব দেখা পেল। তাতে প্রতি ঘরে, মেঝে থেকে ছাত গানেক উটু করে গাঁথা চুটী করে শ্রন-মঞ্চ রয়েছে। পাশে পুঁথি-পত্র রাণবার জায়গাও আছে।



नांशन्स ---थनम स्रात्नत नश्रा

পাশের বিহারটীর উপরের অংশে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, এর অর্ধাংশের থুব নীচে পর্যান্ত পোড়া হরেছে। তাতে করে, বহুপুর্বের তৈরী নীচেকার বিহারটীর ধবংসাবশেষও দেখান হয়েছে। সেই বিহার-ভবনটা যে অগ্নিতে দবংস হয়েছিল, পোড়া দেওয়াল ও চৌকাট ইত্যাদি দেপে, তার প্রমান পেলাম। উপরের বিহারের উঠানে এক কোণে একটা বাধান কুপ দেখলাম।



সংশগ্ন জার একটী বিহারে, একদিকের বাস্থরগুলি খুঁড়ে বার করা হয়েছে। এখানে একসারি পরের পেছনে, মাঝে দরজা দেওয়া আর একসারি বর দেখা গেল।

পরে যে বিহারটাতে গেলাম, তাতে ইট বাঁধান ছটা উঠান দেখলাম। নীচেরটা প্রথমকার বিহারের ও উপরেরটা তার প্রথমেক পরে তৈয়ারী অপুর একটা বিহারের দুঝা গেল। উপরের উঠানে ভিক্লুদের রামার জন্মে ব্যবহৃত ছ'জোড়া লম্বা ধরণের চুল্লী দেখতে পেলাম। একধারে একটা বাঁধান কৃপও রয়েছে। এই বিহার ও পরের বিহারটার মাবাধানে একটা রাস্তা ব্যৱহৃত।



नालमात्र भागातानव

শেষে যে বিহারটীতে গোলাম, তার উঠান খুঁড়ে দেখান হয়েছে যে, এক জায়গাতে একই নক্সায় তিনবার বিহার তৈয়ারী করা হয়েছিল।

এই বিহারটার পেছনেই, একটা পাথরের তৈয়ারী বড় মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা গোল। চারিদিকে নানারকম থোদা মৃত্ত রয়েছে—বিভিন্ন ভঙ্গীর মান্তব, কিন্তর-কিন্তরী, হর-পার্বতী, কার্ত্তিক, বৌদ্ধজাতকের গল্পের বিষয়, সাপুড়িয়া, বন্তর্ধারী আরও কত কি।

চাপরাসী জানাল যে, দুইবা সকল জিনিষ আমাদের দেখান হরেছে। তাকে কিছু বকশিস্ দিয়ে বিদার করা গেল। তারপর থোঁড়ার কাষ চলেছে, সেই অবস্থায় দেখবার ক্সন্তে, খোলা প্রাক্তন অভিন্তুম করে, অপর

#### मानना

#### গ্রীনরেজ নাথ বস্থ



কার্ত্তিক, ১৩৪৪

দিকে বিতীয় স্থপের জায়গায় উপস্থিত হলাম। দেপলাম স্থপটী প্রায় সম্পূর্ণ থোড়া হয়েছে ও একটু হেলে রয়েছে। অনেক অংশ বিক্লত হলেও, এক এক জায়গায় কাককার্য্য যেন নতুনের মত বোধ হোল। কাছেই একটা চালার মধ্যে, মাটার তৈয়ারী খুব বড় বৌদ্ধমূত্তি ভাঙ্গা অবস্থায় দেখতে পেলাম। পাশে পাগরের একটা ভাঙ্গা ছোট মন্দিরও রয়েছে।

সে সময় প্রায় আড়াইশ মজ্ব গোঁড়ার কাষে নিযুক্ত ছিল। শুনলাম আগে প্রায় সাতশ মজ্ব কাষ করতো। ছোট বেল বসিয়ে 'উলি' গাছি করে ঘাটী দূরে ফেলা হছে । খুঁছে বার করা বিহার ও স্থাপের মেরামতের জন্মে নানা আকারের ইট ও টালি এইখানেই তৈলারী করা হয়। এ এক বিরাট ব্যাপার। সমস্ত খননকার্যা শেষ হতে কত্দিন যে লাগবে, সেটা স্থির করে বলা যায়ী না।

বিহার-স্থান থেকে বার হয়ে আমর। আবার প্রস্তুতন্ত্র-বিভাগের বাংলার পাশের ছোট মিউজিয়মে উপস্থিত হলাম। ছুইটী ন্তন স্থান ঘরে, নালন্দা-খননের সময় পাওয়া, নানা রক্ম মাটার পাত্র, বোল ধাতুর তৈরী মৃতি ও পুস্চি, লোহার তালা, কয়েকটা মুলা, তামকলক, কাককাখ্য-করা ইট ইত্যাদি যন্ত্র করে রাপা আছে, দেখলাম। সব দেখা শেষ করে যখন নালন্দা ষ্টেসনে ফিরে এলাম, তখন বেলা দেছটা।

আমাদের নালনা দেখে আসার পর ক' বছর কেটে গেছে, এ সময়ের মধ্যে আরও কত কি বার হয়েছে। তোমরা যদি স্থবিধা করতে পার, একবার ইতিহাসে-পড়া এই বিরটি ব্যাপার প্রচাফে দেখে এসো। তাতে অনেক শিক্ষা ও আনন্দ ওটট লাভ হবে। তবে এক কথা যাদের ব্যস বার বছরের কম, তাদের প্রনদ্মানে প্রবেশ করতে দেওলাহ্য না। আমার মনে হয়, লেগাপড়াছানা সকলেরই একবার নালনার ধ্বংসাবশেষ দেখে আসা উচিত।



# তুব্স্ত্রের ক্রামাল

### গ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

সালানিকার এক ইঙ্গুলে একটা ছেলে ক্লাশে বসে অবিরাম গল্প করে, পড়ার চেয়ে কথা বলা আর গোলমাল করার দিকেই তার আগ্রহ বেশী।

একদিন কথার কথার এক নহপাসীর সঙ্গে লেগে গেল তর্ক, তর্ক খানিকক্ষণের মধ্যেই হোল ঝগড়া, ফিস্ ফিস্ ফর একেবারে গিয়ে উঠলো গ্রম গ্রম কথায়, শিক্ষক আর সইতে পার্লেন না, ডাকলেন—মৃস্তাফা!

মৃস্তাফা কাছে এসে দাঁড়ালো, আগে থেকেই ছুষ্ট ছেলে বলে তার খ্যাতি ছিল। শিক্ষক তার কোন কথাই শুনলেন না, বেতটা ভুলে নিয়ে ঘা-কতক বেশ উত্তম মধ্যম লাগিয়ে দিলেন।

দিদিমার আছরে ছেলে মার খেয়েই কেপে গেল; ইস্কুল থেকে বাড়ী চলে এল, বললে পড়ব না ওখানে!

দিদিমা সংশ্লহে তার গায়ের বেতের কাল্সিরে পড়া স্থানগুলে। হাত বুলিয়ে দেন, বলেন মার পড়াশুন। বেশী করেই বা কি হবে !

সেই থেকে মুস্তাফার ইস্কুল যাওয়া বন্ধ।

সঙ্গী সাথী সবাই পড়াশুন! করে. আর সে বাড়ীতে চুপ করে বসে থাকবে—এ যেন মুস্তাফার কাছে কেমন-কেমন লাগে।

একদিন এক প্রতিবশৌ বন্ধ একেবারে পুরাদস্তর সৈনিক সেজে এসে হাজির, বললে— জানিস্, আমি সৈনিকের ইস্কুলে ভর্ত্তি হয়েছি, লড়াই শিখছি, পরে সেনাপতি হ'ব!

ছেষ্টু ছেলের মন, চুপ করে বদে বদে পড়াশুনার করার চেয়ে মারামারি দাঙ্গা করার দিকেই ঝোঁকে বেশী, সেদিনেই মুস্থাক। মাকে গিয়ে বললে —মা আমি সৈনিকের ইস্কুলে ভর্তিই হব, লড়াই শিখবো!

বিধবার একমাত্র ছেলে, লড়াই শিথে কবে কোথায় যাবে আর ফিরেবে না, শঙ্কিত হয়ে ওঠে মায়ের মন, বলেন লড়াই শিথে দরকার নেই বাবা, তার চেয়ে ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হওগে।

তৃষ্টু ছেলে মায়ের কথ। শুনবে কেন, একদিন চুপিচুপি গিয়ে নিজেই সামরিক বিভালয়ে ভর্তি হয়ে এল !

### ভূরত্বের কামাল শ্রীণীরেন্দ্রলাল ধর



ভর্ত্তি যথন হয়েছে তখন আর উপায় কি. সেখানেই শিক্ষা চলতে লাগলো।

সামরিক ইস্কুলে একজন অন্ধের মান্তার ছিলেন, নতুন ছেলেটার অন্ধের মাথা দেখে তিনি ভারী খূসী হলেন। কিন্তু নাম নিয়েই হোল মুস্কিল, মান্তারের নামও মুস্তাফা, ছাত্রের নামও মুস্তাফা। অনেক ভেবে চিন্তে মান্তার একদিন ছাত্রকে ডাকলেন, বললেন—দেখ তোমার নাম আর আমার নাম এক হয়ে গেছে এতে আমার একট অসুবিধা হয়েছে, তোমার নামের সঙ্গে 'কামাল' কথাটা তুমি যোগ করে নাও!

খানিকক্ষণ আলোচনার পর তাই হোল, মাষ্টারু মশাই 'মুস্তাফা'ই রইলেন ছাত্র হলেন হলেন 'মুস্তাফা কামাল'।

পরে এই কামাল নামেই জগং তাঁকে চিনেছিল।

সাবহুল হামিদ তথন ত্রক্ষের বাদ্শা। নিজের সুখ স্ববিধে নিয়েই এমনি মেতে থাকতেন যে প্রজাদের দিকে নজন দেবার সময় তার ছিল না। প্রজারা এদিকে নিজেদের স্বস্থার উন্নতি করার জন্য উংস্তক। স্থলতানের ভয় কখন তারা বিজ্ঞাহ করে বসে, তাই সারাদেশ তিনি গুপুচরে ছেয়ে ফেলেছেন, মুলতানের বিরুদ্ধে কোথায় কে-কি করছে জানার জন্যে। কারুর একটু দোষ পেলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার ......বিচার.....জেল। তরুণেরা এ অত্যাচার সাবৈ কেন ? তারা পণ করলে তুরস্ককে তারা নতুন করে গড়ে তুলবেই।

কামাল তখন ইস্কুল পেরিয়ে সবে সামরিক কলেজে এসে ঢুকেছেন. তিনি এই তরুণদের সঙ্গে মিশে মুক্তি-সঙ্ঘ নামে এক দল গড়ে তুললেন। দলের এক হাতে-লেখা কাগজ বেরুলো, যাতে সেই কাগজ পড়ে সকলে দলের কার্য্য পদ্ধতি জানতে ও বুঝতে পারে। কাগজের সম্পাদক হলেন কামাল নিজে। বেশীর ভাগ রচনাও তাঁকেই লিখতে হোত।

চরের মুখ থেকে বাদ্শার কাণে এ কথা উঠ্লো, কলেজের কর্তৃপক্ষকে সুল্তান আদেশ করলেন—ছাত্রদের সংযত কর!

শেষ পর্যান্ত কামালকে কলেজ ছাড়তে হোল। তবু তিনি দমলেন না, এক ভাড়াটে বাড়ীতে মুক্তি-সজ্বের এক আফিস থুলে বসলেন। গুপুচরের। তার উপর চোখ রেখেছিল। একদিন একটি অচেনা লোক এসে বললে—বড় অভাব.....থেতে পাইনা......কিছু সাহায্য কল্পন আজকের রাত্রির জন্ম একট আশ্রয় দিন!

ষিনি দেশের কাজে জীবন পণ করেছেন দেশের ছেলের এই আবেদন তিনি উপেক্ষা করবেন কেমন করে, বললেন—বেশ থাক এখানে—



ছেলেটা সেই রাত্রে সেখানেই রইল। কামালের দলের কারুকেই আর তার চিনতে বাকী রইল না। পরদিন সকালে একেবারে পূলিস নিয়ে এসে হাজির, একে একে সকলকে সে ধরিয়ে দিলে, বিচারে কামালের চারমাস জেল ফোল, দলের কেউই বাদ গেল না।

যেদিন জেল থেকে থালাস পেলেনা সেইদিনই স্থলতানের লোক এসে নিয়োগপত্র দিলে—স্থলতান কামালকে এক চাকরী দিয়েছে, স্থদূর সিরিয়ায় এক সেনানায়কের পদ।

কামালকে সালানিকা ছেডে সিরিয়ায় যেতে হোল,

সেখানে এসে কামাল আরেক গুপুসমিতি প্রতিষ্ঠা করে বসলো, কিন্তু সেখানে বিপ্লবের কাজ করতে করতে তাঁর মন কেঁদে উঠলো জন্মভূমির জন্ম বেচারা অনেকদিন দেশছাড়া! স্থলতানের কাছে তিনি আবেদন করলেন—সামায় ছুটি দিন্, দেশে ফিরবো—

কিন্তু স্থলতান তাঁকে বিপজ্জনক লোক মনে করে দেশ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, ফিরে আসার অন্তমতি তিনি দিলেন না।

ছদ্দান্ত ছেলে কামাল প্রতিজ্ঞা করলেন, সালানিকায় তিনি ফিরে যাবেন!

একদিন সাধারণ ছদ্মবেশে সিরিয়া থেকে সমস্ত গুপুচরদের ফাঁকী দিয়ে কামাল পালিয়ে গেলেন, বাঁকা পথে মিনার ও গ্রীস ঘুরে সালানিকায় ফিরে এলেন।

সালানিকায় গুপু সমিতির কাজকর্ম দেখতে দেখতে খবর জানাজানি হয়ে গেল-কামাল সিরিয়ায় নেই কামাল সালানিকায়।

গুপ্তচরের। হৈহৈ করে উঠলো, কামাল কিন্তু তথন আবার নিরুদ্দেশ।

বছর তিনেক বাদে স্থলতানের অনুমতি এল — তুমি এবার সালানিকায় ফিরতে পার।
কামাল সালানিকার ফিরে এলেন, তুরক্ষে যখন অনেকগুলি ছোট ছোট বিপ্লবীদল গড়ে
উঠেছে, কামাল নিজের দলের সঙ্গে আনোয়ার পাশা, তালাৎপাশা প্রভৃতির দল এক করে
ফেললেন। দলের নতুন নাম হোল—একতা ও উন্নতি বিধায়ক সজ্ঞ্য, Society of Union and Progress.

এই সজ্বের উদ্দেশ্য ছিল জাতির সমস্ত তুর্ববলতা মুছে ফেলে নতুন করে জাতিকে গড়ে তোলা। তুর্কীরা এদিন আরব মিশর আফগানিস্থান ও ভারতের মুসলমানদের নিয়ে এক বিরাট ধর্মসমাজ গড়ে তোলার কল্পনা করছিল এদিকে য়ুরোপের ইংরাজ, করাসী জার্মাণী ও ক্রশিয়া তুরস্ককে জয় করে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবার এক ষড়যন্ত্র করলে। স্থলতান



আবহুল হামিদ এ সব দিকে থেয়াল করেননি, নিজের শুখ শুবিধা নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। যুরোপীয়ের। এই শুযোগে ধীরে ধীরে বেশ অগ্রসর হচ্ছিল, কিন্তু কামালপাশার এই তরুণ-দলকৈ দেখেই তারা চমকে উঠলো, শুলভানকে বোঝালে—ওদের দমন কর!

স্থলতানের উদ্দেশ্য জানতে পেরেই তরুণদল বিদ্যোহ করলে। স্থলতান তখনও ভাল করে তৈরী হতে পারেনি, কামাল সে সৈক্যদলকে হারিয়ে দিল। আবহুল হামিদকে সরিয়ে দিয়ে তার ভাই বেশাদকে সিংহাসনে বসানো হলে।, শাসনকার্যাের স্ব ভার রইল কামালের সহক্ষী জানোয়ার পাশার উপর।

হসাং একদিন মুরোপের সুকে হাগুণ খলে উসেলে। জাশ্মান যুদ্ধ।

জাম্মাণর আনোয়ার পাশাকে বোঝালেন আমাদের দলে যোগ দাও, তোমাদের লাভ হবে।

আনোয়ার বললে বেশ !

কামাল বললে না না, ওরা হেরে যাবে, আমরাও হারবো!

আনোয়ার কিন্তু কামালের কথা শুনলেন না, যুদ্ধে যোগ দিলেন। সেনাপতি হোল কামাল। কিছুদিন আগে বুলগেরিয়ার হাত থেকে এড়িয়ানোপ্ল দখল করে নাম করেছিলেন কামাল, তার মত সেনাপতি তখন তুরক্ষে ছিল না, কাজেই সৈত্য চালাবার ভার তাঁরই উপর পড়লো।

পরপর চারটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়ে গেল—দার্দ্দানেলিশে, প্যালেষ্টাইনে, গ্যালিপলিতে, ফুট-অল্ আমেরাতে। চারটি যুদ্ধেই কামালের সৈন্তের সামনে ইংরাজ হটে গেল, শেষের যুদ্ধে কৃট্-অল আমেরাতে ইংরাজ সেনাপতি টাউন্সেও সমস্ত সৈত্তত্ত্ব কামালের হাতে বন্দী হলেন।

এদিকে জার্মানরা শেষ পর্যান্ত লড়তে পারলো না, পরাজয় স্বীকার করলো। ইংরাজ ইতালি, ফরাসী ও আমেরিকানরা তখন যত কিছু অভিযোগ নিয়ে জার্মাণী ও তুরস্ককে চেপে ধরলো। তুরস্ককে বললে—তোমাদের কাছে যত যুদ্ধের অন্ত্রশস্ত্র আছে সব দাও আমাদের হাতে—

সেনাপতি কামাল এই আদেশ পেয়েই চমকে উঠলেন—নিজের দেশের সব অস্ত্র বিদেশীর হাতে তুলে দিয়ে নিরস্ত্র হয়ে বসে থাকবো, নিজেদের রক্ষা করার শক্তিটুকু পর্যান্ত রাখবো মা ! আর চারিদিক থেকে সশস্ত্র বিদেশীরা এসে যা খুসী তাই করবে ! '''বললেন— বেশ সব অস্ত্র যোগাড় করতে হবে, আমার কদিন সময় চাই ।



সময় পাওয়া গেল, কামাল সমস্ত সৈত্য সামস্ত ও অস্ত্রশস্ত্র এক করলেন। তারপর সহসা একদিন ধুমকেতুর মত সবশুদ্ধ গিয়ে উপস্থিত হলেন আনাতোলিয়ায়। ফরাসীরা তখন সেই জায়গাটা নিজেদের অধিকারে আনার চেষ্টা করছিল। ন্বন্দুকের ধাকা দিয়ে কামাল তাদের হটিয়ে দিলেন। তারপর জাতির সব নেতাদের তিনি ডাকলেন—কংগ্রেসে, ঠিক হোল,—পৃথিবীর বৃক্ থেকে তুর্কি জাতি লুপ্ত হয়ে যায় তাও ভাল, তথাপি বিদেশীর কাছে তারা মাথা নত করবে না।

জাতির নেতাদের নিয়ে জাতীয় পরিষদ National Assembly গড়ে উঠলো, স্থলতানের কাছে তারা লিখলো, প্রধান মন্ত্রী দামাদ ফরিদকে তাড়িয়ে দিন—

স্থলতান ভয় পেয়ে গেছিলেন, তাড়েই রাজী হলেন।

ইংরাজ, ফরাসী, ইতালী চম্কে উঠলো, গুড়ায়ুড় করে সৈন্স নিয়ে এসে তারা কন্টান্টি-নোপ্ল্ দখল করে বসলো। স্থলতান ভয় পেয়ে গেলেন, তাড়াতাড়ি ইংরাজদের সঙ্গে এক সন্ধি করে ফেললেন। কামালের দল এই সন্ধি মানলোনা, 'আঙ্গোরায়' তারা ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়ে দিলে। কুড়ি দিন লড়াই করে ইংরাজেরা হটে গেল। ইতিমধ্যে গ্রীকেরা আণা, প্রেস, আনাতোলিয়া ও এসিয়ামাইনর দখল করে বসেছিল, কামাল একে একে তাদেরও হটিয়ে দিলে, আনন্দে তুকীরা তাঁকে 'গাজী' উপাধি দিয়ে দিলে, তিনি হলেন—গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা।

স্থলতান ভয়ে ইংরাজের জাহাজে চেপে পালিয়ে গেলেন; সমগ্র ভূরস্ক এসে পড়লো জনসাধারণের হাতে, কামালকে সভাপতি করে প্রজাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হোল।

এই সময় চল্লিশবছর বয়সে কামাল এক ধনীর মেয়েকে বিয়ে করেন, বিয়েতে সাড়ে উমিশ লক্ষ টাকা যৌতুক পান।

কামাল এবার সূরু করলেন জাতিকে নতুন করে গড়ে তুলতে। সমগ্র ইস্লাম জসংকে এক করে যে ধর্মসমাজ গড়ে তোলার কল্পনা ছিল, কামাল তা ভেঙে দিলেন, বললেন—নিজেরা আগে বাঁচি, তারপর অহ্য মুসলমানদের কথা ভাববো, first we are Turks then we are Mahomedans.

ধর্মগুরু 'থলিফার' পদ তুলে দেওয়া হোল।

আরবী 'হদিসে'র পুরানো নিয়ম কান্তুন বদলে নতুন আইন তৈরী হোল, স্ইজান্দ্যাও থেকে দেওয়ানী আইন, ইতালী থেকে ফৌজদারী, জার্মান্ ও সুইস্ আইন মিলিয়ে হোল বানিজ্ঞানীতি।

### **बृत्रस्त्र कामान** विशेषत्रस्रनान धत



এতদিন তুর্কীরা আরবি অক্ষরে লিখতেন, আরবী ভাষা ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখা হয়। কামাল বললেন, এ পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত নয়, জুনিয়ার সব ভাষা বাঁদিকে থেকে ডানদিকে লেখা হয়, নব্য তুর্কীতে ও আরবী ভাষা চলবে না। তিনি রোমাণ লক্ষর a, b, c, dর আমদানী করলেন, লেখারও নিয়ম হোল বাঁ দিক থেকে।

জাতির পোষাক বদলে গেল। ছেলেদের লুঙ্গী পরা চলবে না, পরতে হবে যুরোপীয়ান পোষাক, ফেজের বদলে হাাট্ চাই। মেয়েদেরও আর পর্দার আড়ালে বোর্গা পরে থাকলে চলবে না, মেমেদের মত গাউন ও টুপী পরবে, পথে বেরুঁবে, স্কুল কলেজে পড়বে।

খাঁ, শেখ, পাশা, প্রভৃতি আরবি পদবী তিনি তুলে দিয়েছেন, স্বাইকে নতুন তুকী পদবী রাখতে হবে, নিজে কামাল পাশা হলেন কামাল আতাতুর্ক। তিনি বলেন আমরা যে প্রাচার লোক একথা ভূলতে হবে। চীন, ভারত, আরব, মিশর, পারস্থা বর্তমান থেকে খনেক পিছিয়ে আছে, তাদের পানে তাকিয়ে থাকলে আমরাও পিছিয়ে যাব, আমাদের পতন হবে। বর্তমান যুগে আমাদের বেঁচে থাকতে হলে, য়ুরোপেব সঙ্গে সমতালে পা ফেলে চলতে হবে, ভাদের সমকক্ষ হতে না পারলে তাদের হাতেই আমাদের মৃত্য়।

কামাল সেইজন্ম আজ ত্রন্ধকে মুরোপীয় কায়দায় গড়ে তুলছেন। কিন্তু প্রাচীনের।
এসব পছন্দ করেন না, গোঁড়া মুসলমানের। বলেন, এসব কোরান-বিরোধী। এইজন্মই একদিন
আফগান-আমীর আমান্তল্লাকে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে দেশ থেকে পালতে হয়েছিল। তবে
তরুণেরা কামালকে প্রাণের চেয়েও ভালবাসে বলেই কামালের পক্ষে এত সংস্কার করা সম্ভব
হয়েছে। কিন্তু কামালের প্রচণ্ড বিরোধী দলও আছে, সে হচ্ছে আনোয়ার পাশার দল। য়দ্ধা
জার্মানরা হেরে গেলে Society of Union and Progress-এর কৃড়ি লক্ষ্প পাউও নিয়ে
আনোয়ার স্কইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যান, এখন তিনি আছেন বার্লিনে, সেখান থেকে ষড়য়ন্ত্র করে
তিনি কামালকে হত্যা করবার চেট্টা করছেন, অনেক বড় বড় লোক এই সব বড়য়ন্ত্র ছিলেন,
কিন্তু প্রতিবারেই ষডয়ন্ত্র ব্যর্থ হয়।

কর্মী কামালের সঙ্গে বর্ত্তমান যুগে শুধু একটা লোকের তুলনা হতে পারে, সে মুসোলিনী।

### কোহালা

### ঞ্জীস্মবিশয় রায় চৌধুরী

ঠিক যেন থেলার "টেডি-বেয়ার" (Teddy-bear) জ্ঞান্ত হ'য়ে উঠেছে! নাম "কোয়ালা" (Koala); ছোট খাট চেহার। পূর্ণ বয়সেও ২০০২২ ইঞ্জির বড় হয় না— তুলতুলে নরম কোঁক্ডান ঘন ধুসর লোমে গা ঢাকা, মিষ্টি মুখখানা, আছুরে-গোপাল চেহার।

নিরীহ শান্ত জীবটি। সাধে কি মান্তুষের এত আদরের হয়েছে এরা ! এদের বাস অষ্ট্রেলিয়ায়। ৰীর সক্ত্রত আর কোপাও এ জীব দেখতে পাওয়া যায় না। সঙ্গে আলাপ করতে আর মান্তবের কোলে চড়তে এরা ভালবাসে कार्ष्क्र माञ्च अर्पत পুষ্তে ভালবাদে। বনে-জঙ্গলে যথন বাস করে তথন এর। শুণু ইউক্যালিপ্টাস্ গাছের কচি পাতা খায়; মানুষ যখন এদের পোয়ে, তথন নানা রকমের 'সুখাল' ( অর্থাং, মান্তুষের কাছে সুখাতা) খেতে দেয়। ফলে, সল্ল-দিনের মধ্যে এরা হজমের রোগে মারা যায়। এইভাবে শত কোয়াল। প্রাণ হারিয়েছে। এখন সরকার থেকে নিয়ম ক'রে কোয়ালা

পোষা বন্ধ করা হয়েছে।



নিষ্ঠুর মান্তব এক সময়ে নরম লোমশ ছালের লোভে কোয়ালাদের শিকার কর্ত। এমন নিরীহ সুন্দর জীবকে মারা যে কত বড় নিষ্ঠুর কাজ তা' সহজেই বৃষ্তে পার। বংসরের পুর বংসর শিকাব করার পুর এদের বংশ প্রায় লোপ পেয়ে গিয়েছিল। পুরে, অষ্ট্রেলিয়ার

### কোয়ালা শীস্থবিনয় রায় চৌধুরী



কাৰ্ত্তিক, ১৩৪৪

সরকারী নিয়মে কোয়ালা বধ করা দণ্ডনীয় হয়—এবং কোয়ালাদের রক্ষা করার ব্যবস্থাও হয়।
নইলে হয়তো এতদিনে এরা লোপ পেয়েই যেতো। এখনও, কোয়ালাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

সিড্নী সহরের কাছে, একটি মস্ত বড় বাগানে কোয়ালাদের জন্ম একটি আস্তানা তৈয়ারী করা হয়েছে। সেই বাগানে খনেক ইউকাালিপ টাস গাছ আছে; তা'র উপরে চ'ড়ে দিন কাটায় কোয়ালারা। মান্তব দেখা করতে গেলে এরা খুবই খুসী হয় এবং অনুনক সময়



কোলে নেবার জন্ম হাত বাড়িয়ে দেয়। শত শত লোক এই মিষ্টি, আহরে নিরীহ, মিশুক জীবটিকে দেখ্বার জন্ম "কোয়ালা-বাগান"এ (Koala-Park) যায়।

সেখানে গেলে কোয়ালাদের সভাব সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়। ভোট-বড়, বাচ্চা-বুড়ো-বুড়ী, সব রকমেরই কোয়ালা সেই বাগানে আছে। প্রকাও বড় ইউকাালিপ্টাস্ গাছের উপর তা'লা দিলা আরামে বাস করে আর মনের সাধে ইউকাা-লিপ্টাসের কচি পাতার ডগাগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে খায়।

ভোমরা ইটক।লিপ্টাসের গন্ধ ভঁকেছ তো ় এই গন্ধে অনিষ্টকারী পোকার। পালায়। সে জন্ম,

কোয়ালার পরিষ্কার লোমশ গায়ে কোনও পোকা থাক্তে পারে ন।। তাদের কোলে নিতে কোন আপত্তি বা ঘেরা থাক্তে পারে ন।। এরাও নিতান্ত লক্ষ্মী ছেলের মতন চুপটি ক'রে কোলে চড়ে, আঁক্ডে ঝুলে থাকে —কোন উচ্চবাচ্য নেই।

গাছের উপরে যখন থাকে, তখনও এর:—বিশেষতঃ ছোটরা অত্যের পিঠে আঁক্ড়ে ধরে থাকাটা পছন্দ করে। এইভাবে পাঁচ-সাত জনকেও এ ওর পিঠে আঁক্ড়ে ধরে থাক্তে দেখা যায়।





কোয়ালাকে অষ্ট্রেলিয়ার ভাল্পক বলা হয় বটে; কিন্তু, এরা আসলে "অপোসাম্", "উম্ব্যাট" প্রভৃতি অষ্ট্রেলিয়ার জীবের জাতভাই—চেহারাটাই যা' একট ভাল্পকের গোছের। এদের বাচ্চারা, জন্মের সময় খুব ছোট্ট থাকে; গায়েও লোম থাকে না। তখন এরা মায়ের পেটের একটি ছোট্থিলির মধ্যে বাস করে; মাঝে মাঝে উকি মেরে চেয়ে দেখে। ক্রমে



বড় হ'য়ে থলিতে আর জায়গা পায় না: গায়েও জোর হয়। ততদিনে বেশ লোমশ পা হয় আর চট্পটেও হয় এরা। তথন আস্তে আস্তে এরা বেরিয়ে আদ্যে। প্রথমে খুবই সাবধানে চলাফিরা করে ক'দিন; একটু গোল শুন্লে বা সন্দেহজনক কিছু বাপার. দেখ্লে তথনই মায়ের বুকে লুকায়। ক্রমে সাহস বাড়ে।

বেচারারা অতি নিরীহ। নিরামিব খায়, নির্বিবাদে থাকে, ুশান্ত ধীর ভাবে চলাফিরা করে; রাগারাগা নাই, ঝগড়া নাই; মুখে বেশী আওয়াজও নাই—ভুধু একটু 'মিউ' গোছের শব্দ।

### কোরালা শ্রীস্থবিনয় রায় চৌধুরী



কাৰিক, ১৩৪৪

পাঁচ সাত জনে দল বেঁধে একর থাক্তে এবা ভালবাসে। দল বেঁধে চলাফিরা করে. জড়াজড়ি হয়ে চুপ্টি ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থাকে, আবার দল বেঁধে ঘুম্ভ দেয়।

বুড়ো বয়সে কেউ কেউ একলাও থাকে. কোনা ঘুঁচি দেখে একা চুপটি ক'রে নিবিবাদে ঘুমও দেয়। বাচ্চারা কিন্তু দল বেঁধে থাক্তে ভালবাসেঁ; মাঝবয়সীরাও তাই। তবে. দল ছেডে একা কোনও কোয়ালা বাস করে না।

সম্ট্রেলিয়ার সরকার থেকে কোয়ালাদের বংশকে বাঁচাবার জন্ম আইন করার পর কোনও কোনও জায়গায় "কোয়ালা-বাগান" তৈয়ারী করা হয়েছেঁ। সেখানে তাদের রাখা হয়, বুনো কুকুরের এবং অন্মান্ম হিংস্র জন্তদের হাত থেকে বাঁচাবার বাবস্থা করা হয়। খাবার কোনও ভাবনা নাই; ইউক্যালিপ টাস গাঁছের উপর চড়িয়ে দিলেই হ'লো।

বার্নেট নামে একটি সাহেব কোয়ালাদের সেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। সিচুণীর Koala-Park তাঁরই স্থাপিত। সেখানে তিনি শত শত কোয়ালাকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছেন। তাদের চলাফিরা, খাওয়া, ওবুধ প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি বিশেষজ্ঞ। এই প্রশ্নের ছবিগুলি তাঁর বাগানে তোলা হয়েছে।



### अञ्चलि मिल राज्यता आ

প্রাক্তরলা প্রসাদ ঘোষ

এমনি দিনে কেমনে মা ঘুমোই বলো আমি !

কড়ের পাখা উড়িয়ে বাদল ধরায় এলো নামি ।

ক দেখ মা কাজল কালো শাঙন মেঘের কোলে,
ঝলক্ দেওয়া পাগলা আলোর রক্ত-শিখা দোলে
মরা গাঙে কাঁপন তুলে ওই যে জোয়ার এলো
এম্নি দিনে কেমনে মা ঘুমোই আমি বলো !

বেনুবনে ঝিঁ ঝির গানে স্বপ্ন আবেশ জাগে,
শ্রামল ঘাসের কোমল বুকে রঙীন পুলক লাগে।
সাগর-মেয়ে চপল ঢেউয়ের এলিয়ে কালো চুল
ভরিয়ে দেছে সেই অলকে শুল্ল-ফেনা ফুল।
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে সবুজ ধানের গায়
বাদ্লা হাওয়া নরম হাতে স্থপন বুনে যায়।
হরম ভরা দাত্র গানে চাতক নাচে ওই
বল্ মা আমায় কেমনে আজ চুপটি করে রই।

বৰ্ মা আমায় কোথায় আছে ভেপান্তরের মাঠ, কোথায় গেলে দেখ তে পাবো প্রবাল ঘেরা ঘাট ? সোনার কদম কোথায় ফোটে গঙ্গে আমোদ করে, রাজার কুমার ছুটলো!কোথায়পলীরাজে চড়ে ? ক্লপ কথা এই শুন্বো বলে তাই তো দিবসু যামি' বাদ্লা দিনের পথটি চেয়ে দিন গুনেছি আমি। কেই সে সুদিন যদিই বা আজ হঠাৎ ভূলে এলো, কেমনে মা এম্নি দিনে খুমোই তুমি বলো ?

### সামাঝ্যঝন্তর সামঃস্থা

### ্ শ্রীবিমল দত্ত

সেদিন সেকেও পিরিয়াডের ঘণ্টা বাজ্তেই আমরা বলির পাঁঠার মত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপ্তে আরম্ভ কর্লুম। আত্মারাম তর্কপঞ্চাননের ক্লাশ ছিল আমাদের বিভীষিকা। তার উপর ক'দিন থেকে আত্মারাম বাবু একটা নতুন লিক্লিকে বেও আন্ছেন সঙ্গে করে। আর সেদিন ছিল ণিক্ষম্ভ প্রকরণ পড়া।

ব্যাকরণ খুলে সকলেই ণিজন্ত প্রকরণটা আর একবার দেখে নিচ্ছি—ওই ওই বৃঝি আখ্রানামের চটির ফটাস্ফটাস্শব্দ কাণে এলো !

এই সঙ্কটময় মুহূর্তে বন্ধু এসে বল্লে—"আত্মারাম থাঁচা ছাড়া—আত্মারাম খাঁচা ছাড়া—"

"কি হয়েছে রে"—"কি হয়েছে রে"—"কি হয়েছে রে"……
সকলে বঙ্কুকে ভেঁকে ধর্লে—ফাষ্ট বয় পরেশ বল্লে—"বল্না কি ব্যাপার !"
বঙ্কু বল্লে "ব্যাপার আর কি"—ভারপর স্থুর করে'—

"খাঁচার পাখী উড়ে গেছে থুয়ে হুটো লম্বা ঠ্যাং ভ্যাভ্যাং ভাাং ভ্যাভ্যাং ভ্যাং ছ্যাভ্যাং ভ্যাং ছ্যাভ্যাং ভ্যাং"—

বিচ্ছু বিশেটা তার ব্যাকরণ কৌমুদীখানা "ছ্যা-র্যা-র্যা-র্যা-র্যা" ক'রে ঘুরস্থ ক্যানের ্রেডে ছুড়ে' মারলে। বইটা তু'তিন খানা হ'য়ে ক্লাশ ঘরে ছড়িয়ে পড়্ল।

নরা বন্ধকে বল্লে "সত্যি ত' রে ?"

বন্ধু বল্লে "সত্যি মিথ্যে এখনি জান্তে পার্বে। হেড্মাষ্টার মশাই নোটিশ লিখ্ছেন।"
বিশে রন্ধুকে: জিজ্ঞাসা কর্লে "হাঁ৷ রে ভাই আত্মারাম ত' খাঁচা ছাড়া হয়েছে—লম্বা ঠ্যাং ছটো রেখে গেল বল্ছিস্—সে আৰার কি রে—!"

"বাঃ জানিস্ না ?" দন্তপাটী বিকশিত করে' বঙ্কু বলে "বেত আর ছাতা।" নোটিশ এলো "ক্লাশ হ'বে না—আত্মারাম বাবু অনুপস্থিত।"



খন্টেখর চেয়ারে গিয়ে বলে তার চশমা কপালে তুলে দিয়ে বলকরণখান। টেবিলে **টাংপাত করে' পরেশের দিকে চেয়ে বললে "ভাবে পরা, বলি পড়া করে' এসেছিস্ আজি** ?"

পণ্ডিতের ভঙ্গীর ভবভ নকল ! ভেলেব। চেটিয়ে মেচিয়ে সাধিব।

বন্ধ বললে, "স্থার আমিত্র পিছত প্রকরণ বিষয়িণী বক্তত। করব।" বলে ভবল বেঞ্চিতে বসে' সুরু করলে - "সমাগভানাং চাাংডানাং শাখামুগানাং -

"ওঃ গোলমালে যে তোমর। আমাদের স্কুল ছাড়া করবে।" বলতে বলতে ক্লাশে এসে চুক্লেন সেকেও পণ্ডিত। বন্ধর "ণিজন্ত প্রকরণ বিষয়িনী বক্তৃতা" চাপা পড়ে গেল।

সেকেও পণ্ডিতের কাছে শুনলুম আত্মারাম বাবুর হঠাৎ অস্কানের আসল রহস্য। ভার এক কিপ্টে কাকী মৃত্যু শয্যায়—তিনি ছুটেছেন সেখানে যদি কিছু টাকা কড়ি মেলে বা বিষয়-সম্পত্তি। আত্মারাম বাবুর কাক। মস্ত কারবারী লোক ছিলেন। বিস্তর প্রসা 🕬 কড়ি বিষয়-সম্পত্তি করে' গেল বছর মারা গেছেন। ছেলেপুলে ছিল না তাই কাকীকেই **সব দিয়ে গেছিলেন। এবার আত্মারাম বাবুর চান্স্। কাল রাতে তিনি ব্যারাকপুর যাত্রা** 🕟 করেছেন। আজই ফেরবার কথা---রাতে তিনি বোর্ডিংয়ে খাবেন বলে গেছেন। স্কুলবাড়ীতে ভিনি থাকেন আর বোর্ডিংয়ে খান।

ক্লাশে এই নিয়ে বেশ ঘোঁট্ চল্তে লাগল। বিশে বল্লে, "আহা পাক্ পাক্ সম্পত্তি টম্পত্তি পেলে যদি স্কুল ছাড়ে। নয়ত হাড়্ আমাদের ভাজা ভাজা করে ফেল্লে।

পরেশ বল্লে "ধ্যেৎ স্কুলমান্তারি কখনো ছাড়ে –বাঁধা সত্তর টাকা মাইনে—এ হাড়কগুস-কিপ্টে বুড়ো করকরে সত্তর টাকার লোভ ছাড়তে পারে কখনো!"

ঘন্টেশ্বর বললে "ঠিক বলেছিস্ পরেশ, ওর যা টাকার লোভ আমার মনে হয় ও মরে যাবার পরও স্বর্গ থেকে পেন্সন্ পাবার জন্ম দরখান্ত কর্বে স্কুলে।"

বস্কু বল্লে, "আমার কি মনে হয় জানিস্—কাকী কিছুতেই ওকে দেবেনা, দেবার হলে কাকাই দিয়ে যেত। ওই চিম্ড়ে বদ্মেজাজী বিট্লে বামুনকে আবার সম্পত্তি দেবে না কলা **प्सरव**!" वक् ष्ट्र'शराज्य कना प्रिश्रिय पिरन ।

ভারক স্থর এক কোণ থেকে বলে উঠ্ল—'কাকীর' সঙ্গে মেলে 'কাঁকি'—'কাকা' यथन 'कांकात' माल मिल पिरा श्रारक्न, काकी ७ कि शिक्षिय गारवन !"

**"হিয়ার, হিয়ার তাড়কান্তর—হিয়ার হিয়ার তাড়কান্তর" বলে বেঞ্চি বাজিয়ে** हिल्ला ह'ना करते छेठ्न।



ছুটীর পরে খেলার মাঠে ছেলের। বল্ পিটতে পিটতে সব কথাই ভূলে গেল। তারপর বিকালে বোর্ডিংয়ে ফিরে' চেখে চক্ষ্ কপালে ভূলে স্থপার বসে আছেন। সাম্নে এক 'টেলি'। ছেলের। ভীড় ক'রে ধরল তাঁকে। টেলিটা আসছে আত্মারাম বাবুর কাছ থেকে। তাতে লেখা:—

To

## Superintendent Pal Chowdhury Institute Boarding Calcutta.

I die this night at Barrackpore Atmaram.

ছেলেদের চোথও কপালে উঠ্ল। সর্বনাশ! হয়ত আলারামবাব কাকার সম্পত্তিন। পেয়ে ভল্লসদয়ে আলুহতা। করবারই মতলব করেছেন। কি সাংঘাতিক।

পরে বল্লে. "স্থার, এখন উপায় ?"

উপায় আর কি ? আজ শনিবার সধ মাষ্টারই দেশে পালিয়েছেন। অবশেষে ভূগোলের নজুন মাষ্টার রতনবাবুকে আত্মারামবাবুর কাকার বাসার চিকান। দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। রাতের আগে তিনি গিয়ে হয়ত আঁ যারামবাবুকে বাঁচাতে পারেন।

স্তপার্ বল্তে লাগ্লেন "ওঃ তাঁর মনে এই ছিল কি করে জানব!" ছেলেরা বা্রান্দায় জটলা কর্তে লাগ্ল।

বিশে বল্লে "আহা ঝ্লে পড়ুক - ঝলে পড়ুক - ড়'দিন জুড়োই --" পরেশ বললে "সে কিরে ডা' হ'লে ব্যাকরণ পড়াবে কে 🖓

বিশে বল্লে "ঢের ঢের ব্যাকরণ পড়াবার লোক জুট্নে থন। বাবাঃ বিভিন্নে আমাদের দেহের আর কিছু রাখেনি।"

বঙ্কু বন্ধ্য "কিন্তু কিপ্টে পণ্ডিত টেলিগ্রাম কর্লে !—বিশ্বাস হয় না! হয়ত' কেউ বদ্মায়েসি করে' অম্নি করেছে।"

"হাঃ ক্তোর এককথা তা কে করবে ? আর বুড়ো ত এখন মরিয়া। মরার আপে দম্কা খরচ করলে টেলিগ্রাম করে। বাটীর অতবড় সম্পত্তিটা হ্রাত ফস্কে গেল। আহা আহহতা করবে না!" পরেশ বল্পে।

ঘটেনর বল্লে "শুনেছি পণ্ডিত নাকি চৌদ্দ বছর বয়স থেকে ঐ সম্পত্তির দিকে চোখ দিয়ে বসে আছে।"



কার্ত্তিক, ১৩৪৪

 $\widetilde{\mathcal{T}}_{i}$ 

পরেশ বললে, "যদি রতন বাবু গিয়ে দেখেন পণ্ডিত দোছলামান!" ঘল্টেশ্বর বল্লে "এক কাজ করলে হয় না—চ' আমরা যাই তাঁকে যদি বাঁচাতে পারি।" পরেশ বল্লে "মন্দ কথা নয় তা "

বিশে বললে "কিন্তু বাবা খাল কেটে কুমীর সানছ কেন?"

বন্ধু বললে, "আরে ও ত এই খালেরই কুমীর।"

বিশে বললে "তা তো বটে কিন্তু যে কুমীর মরতে চলেছে তাকে আবার ক্লোরোফর্ম করে' বাঁচিয়ে লাভ কি ?"

কিন্তু শেষ প্রয়ন্ত্র প্রেশ, ঘটেশ্বর, বন্ধু আর যজেশ্বর পণ্ডিতকে বাঁচাবার জন্য সেই ট্রেণেই ব্যারাকপুর যাবার মতলব করলে।

ঠিক সেই সময়ে স্থপার সেখানে উপস্থিত। "ছোকরারা, ভোমরা কেউ বাারাকপুর যেতে পারবে ? রতন বাবুকে একটা চিকানা দেওয়া হয়নি। সাত্মরামের এক বন্ধু উকিল পাকেন ব্যারাকপুরে তিনি সেথানে উঠ তে পারেন। সেথানেও থোঁজা দরকার—।"

পরেশ, ঘটেশর বন্ধু ও যজেশর তাদের সঙ্গল্পের কথা জানালে। সুপার থুব খুশী ছ'লেন। তারপর তিনি কিছ টাকা ওদের দিয়ে একটা ট্যাক্সি করে ষ্টেয়নে যেতে বললেন।

পৌ পৌ শব্দে ট্যাক্সি ষ্টেমনে উপস্থিত হ'ল। টিকিট কেটে তারা যেই ট্রেণে উঠল অমনি ট্রেন ছেড়ে দিলে। এই ট্রেণেই রতনবাব ছিলেন কিন্তু সে অন্স কামরায়।

বাারাকপুরে পৌছে ওরা প্রথমে রতনবাবকে এড়িয়ে গ্লাট ফর্ম পার হ'ল তারপর গেল আত্মারামের কাকীব বাড়ী। সেখানে শুনলো আত্মারাম আসবার অনেক আগেই কাকী মার। গেছেন। একটা উড়ে চাকর ছাড়া বাড়ীতে কেট নেই। সে আত্মারামবাবর অন্য কোন সংবাদ দিতে পারলে না। তথু বললে—তিনি কাল বাতে এসেছিলেন বটে কিন্তু তারপর কোথায় গেছেন সে জানে না।

এবার ওরা ছট লো-সেই উকিল বন্ধুর বাড়ী। তিনি কিছুই জানেন ম।। তথন আর কি করে' তারা! এদিক ওদিক থানিক ঘোরা ঘুরি করে ষ্টেমনে ফিরে এলো। "তাইড' আত্মারামবারর আত্মা সত্যিই খাঁচা ছাড়া হ'বে !"

माक्रक, धक्रक भात भागाभागि कक्रक उत्र है। त कर्म लाग लाग्न मन तक्रम कत्रह লাগুল। ত্রিণ আসবার তথনো অনেক দেরী—। তথন রাত ৯টা —সমস্ত সন্ধোটা হোরাছরি করে ভারাল বেশা ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে। ঘটেশ্বর বল্লে—'চ' ওই রেন্ডোরা থেকে কিছু খেয়ে 😱 নিই গে। যা হ'বার তা হ'বেই।"

#### ·**আত্মারাম রাব্র আত্মহ্**ত্যা শ্ৰীবিমল দত্ত

কার্ত্তিক, ১৩৪৪

রেস্তোরায় ঢুকে তারা অবাক্। কোণের টেবিলে বুড়ো পণ্ডিত আত্মারাম তর্কপঞ্চানন বঙ্গে বঙ্গে নিবিষ্ট মনে মুরগীর স্যাং চিবুচ্ছে। দেখুলে মনে হয় না এই লোকটাই রাভে আত্মহত্যা করবে।

পরেশ ফিস্ ফিস্ করে বল্লে "বোধ হয় পটালিয়াম্ সায়েনাইড্ মাংস দিয়ে সুস্বাত্ করে' খাচ্ছে!"

तक वल्ल "आश मिर माथ (वाथ श्य. श्रुतिरा निरम्ह। किन्न (वन्नी १४८७) ্দেওয়া হ'বেনা।

ঘণ্ট চুপি চুপি বেঞ্চি ও টেবিলের পাশ দিয়ে গিয়ে আত্মারাম্বাকুর ডান হাত খানা পরে' ফেললে। কি জানি টের পেলে হঠাৎ যদি কিছু করে' ফেলেন্ তারপর যজ্ঞেশব ধর্লে বাঁ হাত। পরেশ ছুরি, কাঁটা গুলো একধারে সরিয়ে ফেলে—বঙ্গুকে বল্লে "এই একটা ট্যাক্সি ডাক্—"



পরেশ ছুরি কাটা গলো সরিয়ে কেলে বলে "এই একটা টাজী ভাক-

বন্ধু একলাফে বাইরে চলে গেল।

পরেশ দোকানদারকে খাবারের দাম দিয়ে আত্মারাম পণ্ডিতকে পাঁজাকোলা করে লোকানের বাইরে নিয়ে এলো। বিভিন্নে পণ্ডিত খাওয়ায় বাধা পড়ায় রেগে টং হ'য়ে ভাদের শাসাতে লাগ্লের "হতভাগা-গর্দভ, শাখামৃগ"-আর চিংড়ি মাছের মৃত হাত পা ছুঁড়তে লাগ্লেন—"এ সবের অর্থি ? ভোমরা কি চালাকি পেয়েছে ?

পরেশ শুধু বল্তে লাগ্লো "ছির হোন্ স্থার, ছির ছোন্-



কাৰ্দ্দিক, ১৩৪৪

্টাক্সি এসে গেলো। চার মূর্ত্তিমান ভাকে জোর করে ধরে ভার মধ্যে পুরে' ব্যারাকপুর ট্রান্ধ রোড্ধরে' গাড়ী ছুটিয়ে দিতে বলুলো।

গাড়ীর মধ্যে সমস্ত পথটা আত্মারাম বাব্ ভেলেদের শাসাতে লাগ্লেন-- চাব্কে লাল করব তোদের---গায়ের চাম্ভা খুলে নেব হাড় গুড়ে গ্রেছ। কর্ব নাংস দিয়ে কিমা তৈরী .... ইত্যাদি--ইত্যাদি--"

পারেশ ঘটেশরের কানে কানে বল্লে "বড্ড শক্ খেয়েছেন কিনা---"

গজ্ঞে উঠ্লেন আত্মরাম পণ্ডিত "কি খেয়েছেন ? বিচ্ছু শয়তান কোথাকার —তোদের কাঁসিকাঠে ঝোলাবো –আগুমান পাঠাবো –ছ' মাসের ভাজা চাল খাওয়াব 🧬

কোন সন্দেহই রইল না যে তাঁর সঙ্কল্পে বাধা দেওয়ায় তিনি কেপে গেছেন।

বোডিংয়ের সামনে যথন ট্যাক্সিটা থাম্ল তথন গভীর রাত। দরজা থুল্তে স্বয়ং স্থার ও রতনবাবু ছুটে এলেন।

আত্মারাম মোটরের দরজা খুলে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়্লেন মুপারের ঘাড়ে "-- মশাই, এই ভোড়াগুলো আমায় দারুণ ইন্সল্ট্ করেছে এর শাস্তি চাই —" রাগে পণ্ডিত ঠক্ ঠক্ করে' कोश्रात् लाग्रलन। जात भूथ पिरा जात कथा मतल ना।

্রুপার পণ্ডিতকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বল্লেন 'স্থির হোন্ একটু স্থির হোন্— ওদের আমিই পাঠিয়েছিলাম। আপনার মত একজন লোক আগহত্যা কর্বার কথা ভাবতে পারেন তা' আমাদের ধারণার অতীত ছিল।"

ঘুরে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে আত্মারাম পণ্ডিত বল্লেন "আত্মহত্যা! কি বল্ছেন আপনি ?"

স্থার বল্লেন—''আজ বিকালে যখন এই মন্মে আপনার 'টেলি' শ্লেলুম যে আপনি রাতে ব্যারাকপুরে আত্মহত্যা করবেন—তথন থেকে ত্রভাবনায় মশাই—"

আত্মারাম পণ্ডিত বাকাহার৷ হ'য়ে খানিক ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে' সুপারের মুখের দিকে ভাকিয়ে রইলেন, তারপর বল্লেন "কখনই হ'তে পারে না—আমি ওরকম 'টেলি' করিনি—কৈ আতুন দেখি সেটা—''

সেটা স্থপারের পকেটেই ছিল। তিনি সেটা আত্মারাম বাব্র দিকে এগিয়ে দিলেন। সেটা খুলেই আত্মারাম চীংকার করে' উঠ্লেন—''আমি পোষ্ট অফিসের পিয়োনদের চাৰ্কে লাল কর্ব—এই হতভাগা টেলিগ্রাম অফিসারদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাবো—পোষ্ট অফিলে আঞ্চণ ধরিয়ে দেব—'

কান্তিক, ১৩৪৪

তাঁর রাগ কতক কম্লে মুপার জিজাসা করলেন—"ব্যাপার কি »'

পণ্ডিত বল্লেন, "আমি আজ সন্ধাায় ফিরব বলে' গেছিলাম কিন্তু কাকীর সমস্ত সম্পত্তি আমার হওয়ায় সে বিষয়ে কয়েকজন লোকের পরামর্শ নেবার জন্ম রাতটা ব্যারাকপুরে কাটানোই ঠিক হ'ল। তাই ভাবলাম বোর্ডিংয়ে 'টেলি' করে দেই—তাই লিখ্লুম।" Dine this night at Barrackpore!" আর ব্যাটারা স্বান্ধ্যান্ত বিলে এর জায়গায় die, বসিয়ে দিয়েছে;! আমি এর ক্ষতিপূরণ দাবী কর্ব—জেলে পাঠাবো, ওদের ফাঁসিতে ঝোলাবো!"

আমরা সেখান থেকে সড়ে পড়্লুম। কি জানি ! পণ্ডিত্বের রোখ এখন একট্ বেড়েছে কাকীর সম্পত্তি পেয়েছেন।

় বিশে ঘুম থেকে উঠে বল্লে ''কিরে, পণ্ডিত সাবাড় !''

আমরা সব কথা খুলে বল্লুম। ও শুনে বল্লে "কাল আমি ট্রান্স্ফার নেব —বাব। ওর এবার বিষ্টাত উঠ্বে।"

\*\*

\*\*\*\*

恭恭恭

非非非

সকালে খবর শুনে আমরা থ। পণ্ডিত বেসিগ্নেশান্ পত্র দাখিল করে' স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে গেছে।

কিন্তু গেল কেন গ

স্থপার বল্লেন "কাকীর সম্পত্তি ত' ওঁরই হ'ল এবার। সে সব দেখাশোনা করবার জন্ম পণ্ডিত মশায়ের কাজ বিস্তর বেড়ে গেছে। তা ছাড়া অত বিষয়-আশয় টাকাকড়ি পেয়েছেন—আর চাক্রি করবার দরকার কি ?"

পণ্ডিত কেন সত্তর টাকার মায়। কাটাল তার আসল কারণ আমর। কিন্তু জানি।



আমার দেখে যেন চিন্তেই পারেন নি

বারাক্পুরের সেই রেস্টোরাঁয় মুরগীর ঠাাং চিবুনোর কথা পাছে ফাঁস হ'য়ে পড়ে সেই ভয়ে আত্মারাম বাবু স্কুল ছেড়ে দিলেন।

বছর ছই পরে। সিটা কলেজে পড়ি তথন। একদিন ট্রামে আত্মা-রামবাবুর সঙ্গে দেখা। হ্যাট্ কোট্ নেকটাই পরা স্পূর্বন স্তাইলিস্টের চেহারা। আমার দেখে তিনি যেন

চিন্তে পারেন নি এমন ভাব দেখিছে জান্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘন ঘন পাইপ ্টান্তে লাগ্লেন।



গ্রীপর

সাব্র বয়স মাত্র মোটে তের বছর। দক্ষিণ ভারতের মহীশূর ষ্টেটের এক সামাস্য মাহতের ছেলে সে। তার বাবা এখন আর বেঁচে নেই। রাজ্যের নিয়ম, মাহতের ছেলে মাছত হয় তাই রাজ-হাতিশালেই সাব কাজ করে—হাতীদের দেখাশোনা তার কাজ। কিন্তু বয়সে সে ছোট্ট বলে—রাজা তাকে এখনও মাহতের পদে প্রমোশন দেন নি। ছোট হলে হরে কি, সাব্ খ্ব বৃদ্ধিমান ও চালাক ছেলে—সে হাতী নিয়ে নানা কৌশলে তাকে চালনা করে সকলকে তাক্ লাগাতে পারে! তা'জাড়া রাজার আস্তাবলে সহিস, কোচোয়ান, মাহত সকলের মধ্যে সে প্রিয় হয়ে উঠেছিল তার মিষ্টি ব্যবহারে। তার মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল বা সকলকেই কাছে টানত। কিন্তু সে ছিল গরীব তার আয়ও ছিল সামাস্থ। তবু একদিন রাজার হাতিশালে তার বাবার মত মাহত হবার তার বড় আকাছা ছিল।

এখন ১৯৩৬ শালে একদিন মহীশুরের রাজ-আন্তাবলে এক বিদেশীকে কামেরা নিয়ে 

স্বৃরভে দেখা গেল। এই ক্যামেরাম্যানটির নাম বরোডেল্। কিন্তু এই মিঃ বরোডেল্ নেহাৎ 
বাজে লোক ছিলেন না। লগুন ফিল্ম প্রভাকসনের ইনি একজন কর্ম্মচারী। এ ফিল্মের এক 
পরিচালক রবার্ট ফ্লাহার্টির একটি ছোট দলের সঙ্গে তিনি ভারতবর্ষে বেড়াতে এসেছিলেন। 
কিন্তু নিছক বেড়াতেই আসেন নি। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল বিখাত গল্প লেখক কিপ্ লিঙ্এর 
বাম শুনেছ রোধ হয়) একটি ছেলেদের বই—Toomai of the Elephants (হাতীর দলের



টুমাই) বা Elephant Boy ফিল্ম করবার। হাতীর দলের অভাব ভারতবর্ধে নেই কিন্তু
টুমাইর দেখা মেলে কৈ ? কিপলিঙ-এর মনের মত যে ছেলেটি সে কি কেবল কল্পনাতেই
ছিল, না ভারতবর্ধে কোথাও না কোথাও সে সত্যিকারের আছে ? অনেক খুঁজে পেতে—নেই,
এ ধারণা হোল ক্লাহার্টের দলের। এই সময়ে মহীশুরে ব্রাক্ত আন্তাবলে মিং বরোডেলের দেখা
মিলল ছোট্ট সাব্র সঙ্গে। জভরী জহরকে চেনে। তার কালো বড় বড় চোখগুলি; তার
স্থানর হাসিট্রক, তার ছিপছিপে দেহের গড়ন তখনই তাঁকে মুগ্ধ করে ফেলল। ব্রালেন
ক্যামেরায় তোলবার মতই এ ছেলের অবয়ব। যাক, এতদিনে তাঁদের খোঁজ বুঝি শেব হোল।
হাতী চালনা করতে সাবু কত ওস্তাদ বরোডেলের দেখতে দেরী হোল না। হবার কথা নয়,
সে রাজ আস্তাবলের মাততের ছেলে। তাহলে কিপলিঙ এর বইর টুমাইকে জীবন্ধ
পাওয়া গেল!

্রতার হবে তার অভিনয় শিকার পালা। কিন্তু অভিনয় কোথায়—এতে যেন তার স্ত্রিকারের নিজেরই কাজ। টুমাইর সঙ্গে ভাব জমাতে তার দেরী হোল না। টুমাইর অংশ গ্রহণ করে সে আর টুমাই হয়ে গেল এক, হয়ে গেল কিপলিও এর Elephant Boy। সে আরো নিজের পরিচয় দিলে এই বিদেশী ফিলা দলটির কাছে। তারা এই ছোট্ট ছেলেটির কাণ্ড দেখে যার পর নাই আশ্চর্য্য হোল। একটা কোন দুশ্যের কথা ফ্রাহার্ট বৃধিয়ে বলেন-সাব হুবছ তা অভিনয় করে' নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে দেয়। কিন্তু সে কত সরল,—হয়ত কোন দক্ষে ঠিক বইর লেখার মত করে হাতীদের চালনা করতে হবে—সে বলে দিলে তা হবার নয়। হাতীদের সে চেনে,—এবং এ বিরাট প্রাণীগুলির প্রতি তার যত্ন ও ভালবাসার অন্ত নেই কোথাও হয়ত হাতীদের সঙ্গে সভিাকারের একটু তুর্বাবহার করতে হবে সাবু ভাতে মোটেই রাজী নয়। কিন্তু অভিনয়ের মধ্যে যেখানে তার হাতির বিপদের কথা লেখা আছে, সাব সেটি টপ করে বুঝে নেয়, সতি। তার যেন টুমাইর মতই ভয় করে। বোকা হাতি নিজের দোবে না বিপদে পড়ে! হাতিকে টুমাই সাবধান কাঁরে সাবুও ঠিক তেমনি করে হাতিকে সাবধান করে দেয়। এক রাত্রে টুমাই তার হাতিকে নিয়ে চলল জগলে। বিরাট দল নিয়ে কালানাগ টুমাইর সঙ্গে যোগ দিল। রাস্তায় টুমাই তথন অভিযানের চিহ্ন ধরে তাদের নিয়ে পৌছল হাতীদের বিরাট আস্তানায়। এমনি করে বহু বহু হাতীরা পভুল ধরা। টুমাই সস্ত শিকারীর জয়তিলক পরল। সাবু তথু পাকা মাছত বলেই পরিচিত হোল না—হোল পাকা শিকারী, হোল পাক। ফিল্ম আটিষ্ট।



\*

লগুনে যখন তার বইটি প্রথম দেখান হোল তখন চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।
কিন্তু কে এই ভারতবর্ষীয় ছেলেটি ? সকলেই জিজাস। করে। সকলে তাকে অভিনন্দন জানাতে বাস্ত হয়ে পড়ল। অনেকে আবার ভাবলে এইটুকু ছেলেকে এত প্রশংসা দেওয়াটা ভাল নয় বিগ্ডে যেতে পারে। কিন্তু সাবু সে ছেলেই নয়। সকলকেই সে নিজের মিষ্ট বাবহারে চমংকৃত করে দিলে। তাদের ভাবনার কিছু নেই। লগুনে সাবু শীজই পরিচিত হয়ে পড়ল হবার কথাই। এবং সে ইতিমধ্যে মস্ত এক পর্যাটকও হয়ে গেল, নানা দেশ সে নির্ভয়ে বেড়িয়ে বেড়াল।

ছ'মাসের মধ্যেই ছোট্ট সাবু চমংকার ইংরিজি লিখতে ও বলতে শিখে ফেললে। কিন্তু এই সময়টুকু তাকে কি পরিশ্রমই করতে হয়েছে। ছ'মাসে ইংরিজি লেখা সোজা ব্যাপার নয়। যাই হোক নিজের দেশ ছেড়ে যেতে হলেও ইংলও তরে নাকি মন্দ লাগেনি। স্পাড় তার খুব ভাল লাগে, মাটির নীচে রেলে চড়ে প্রমণ করতে তার ভারী পছন্দ। তারপর সেখানে সে ঘোড়ায় চড়ে মাঠের পর মাঠ পার হয়ে যায়, ইংলওের অলিগলিতে সাইকেল নিয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। ফুটবল নাকি তার খুব ভাল লাগে বড় হয়ে সে ফুটবল খেলোয়াড় হবে তার ইচছে। ইংলওের চিড়িয়াখানাগুলি ইতিমধাই সে দেখে ফেলেছে। একদিন লগুন চিড়িয়াখানায় একটা হাতি তাকে শুড় দিয়ে পিঠে তুলে একটা বেড়িয়ে নিয়ে এলো। সেদিন সাবু হেসে বলেছিল, তামাদের দেশে জুতো পরে সব সময় চলা ফেরা করতে হয় দেখতো, হাতির ওপর উঠতে আমার মনে হোল যেন পিছলে যাজি। আমাদের দেশে আমরা জুতো পরি না—খালি পায়ে ওঠানানা করতে বেশ স্থবিধে হয়। একটা যে কোন হাতিকে কেখামাত্র সাবু বলতে পারে, হাতিট। ছই না শান্ত। ইংলওে ডেনহাম ই ডিয়োতে একটা হাতির বাচচা তার খুব প্রিয়, Elephant Boy তে সে এ হাতির বাচচাটি নিয়ে অনেক খেলা দেখিয়েছে।

তোমরা অনেকেই হলিউডের ফ্রেডি বার্থের নাম শুনেছ, শুনেছ মিকি রুনি, জ্যাকি কুপারদের গল্প-তাদের ছবি দেখেছ। কিন্তু এবার দেখলে আমাদের সাবুকে—হলিউদ্ভব ক্রেডিদের চেয়ে কিছু সে কম যায় না—যায় কি ? তোমরা অনেকেই তার Elephant Boy দেশে আশ্রহ্মা হয়ে থাকবে। এই সেদিন ভেনিসে আন্তর্জাতিক ফিল্ম প্রদর্শনীতে তার বইটি দেখে সকলে চমংকৃত হয়েছে। একদিন যে ছোট্ট ছেলেটি হাতিশালে সামান্য কাজ করতো একদিন যথন ভাবে হাতিশালের বাইবে কেউ চিনতো না-সে ছেলে আজ পৃথিবীর মধ্যে



কার্ত্তিক, ১৩৪৪

পরিচিত হয়ে গোরবের জয়টীকা পরেছে। আজ সে ছোট্ট সাবু ফিল্ম জগতের Elephant Boy, সকলের মুখে মুখে তার কথা —Elephant Boy —Elephant Boy, আমরা আজ তার কৃতিত্বে গর্মন অনুভব করছি। তোমরা শুনে মুখী হবে সাবু আর একটি ফিল্মে অভিনয় করবে—না না অভিনয় করবে নর—সে সত্যিকারের জীবস্ত ছবি দেখাবে।

এর পর সাব্ একদিন দেশে ফিরবে। ফিরে এসে মস্ত অভিনন্দন পাবে। পাবে হাজার ফুলের মালা। হাজার লোক দেখতে ছুটবে। আমাদের দিশা ফিল্ম কোম্পানীর। তাকে হয়ত নিতে চাইবে। দেশে থাকতে তারা তাকে চিনতে পারেনি। কিন্ত সাবু ভারপর আরু অভিনয় করবে কি ? না নিজের দেশে ফিরে গিয়ে সে রাজার বড় মাহুতের পদ নেবে নিয়ে হাতির দলের নেতা হয়ে তাদের মধ্যে নিজের মনের মত বাস করবে ?





### প্রাপ্তেঘেন্দ্র ঘির

এ সংবাদ ভাছলে কোন দেশ থেকে আসছে ? অক্ষরগুলো ইংরাজির, কিন্তু কোন কোডে ভার মানেই বা পাওয়া যায় না কেন ? অক্ষরগুলো পর পর সাঞ্জালে ছটো ইংরাজি কথা প্রথমতঃ হয়ে বটে। বি, এ, এন, জি—বাাং, ভারপরে এল, এ, আই, ডি—লেছ, কিন্তু ভারপরেরটুকু দিয়ে কোন জানিত কথাই হয় না। এ, কে, সি, এচ, আই,—আাক্চি; এ আবার কি ভাষা!

তাছাড়া আর একটা বিশেষ রহস্তময় ব্যাপার এই যে পৃথিবীর আর কোন বেতারের চেউ দেখানকার আকাশের অদৃত্য আরহন ভেদ করে এপানে এ প্যান্ত পৌছোয়নি, শুধু এই সংবাদটিই কেমন করে সমস্ত বাধা জয় করে এদ।

না: দ্যাইনকে এ থবরটা না দিলেই নয়। সমর সেই জন্মেই উঠতে যাজ্ঞিল কিন্তু তার দরকার হল না। সেই সময়ে প্রাইন ঘরে চুকে জিজ্ঞাসা করলে—কি খবর! সাড়া শব্দ কিছু পেলে ?"

সমর কার থেকে যন্ত খুলে নিয়ে—উত্তেজিতভাবে যা ঘটেছে বুঝিয়ে দিতেই কাইন নিজে এসে বাক্তার-যন্তে ব্যাস

কিন্ধ থানিককণ নাৰে সমস্ত কোত বই বেঁটে তাকেও হার স্বীকার করতে হল।
"আঁচক ব্যাপার কোন মাখামুখুই ত এ সংবাদের হয় না।"
'পুথিবীর কোন জাতের কোন গোপান 'কোড' এটা নয় ত ।'—সমর জিল্লাসা করণে



ভুক কুঁচকে স্টাইন বল্লে আমার তা মনে হয় না। যুদ্ধের সময় ছাড়া এরকম 'কোড়' কেউ বড় ব্যবহার করে না। তা ছাড়া গোপন কোড ব্যবহার করে কেউ কোথাও সংবাদ পাঠালে ওই কটা কথাই বারবার আওড়াবে কেন আরো অনেক কথা তা'হলে পাওয়া যেত!"

তারপর কয়েকদিন কেটে গেছে কিন্তু বেতার-বার্ত্তার রহস্তের কোন মীমাংসাই হয় নি। সমর ইতিমধ্যে আরো কয়েকবার বেতার-যন্ত্রে সেই সাড়া পেয়েছে, আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যেকবার সেই একই শব্দের পুনরাবৃদ্ধি ছাড়া আর কোম সংবাদ নেই, একঘেয়েভাবে সেই একই কথা ফিরে ফিরে কে কাকে কি জক্তে জানাতে চায় তা সমরের কাছে অবোধ্য।

সমর অবশ্য কিছুদিন ধরে বেতার-ঘরে বসবার বেশী সময়ও পাচ্ছে না। স্টাইন তাকে নানা কাজে এমনভাবে লাগিয়ে রাখে যে বেতার-ঘরে যাবার আর তার ফুরসংই মেলে না। বেতার-বার্তার রহস্ত পাছে সমর তার আপে তেদ করে ফেলে সেই ভয়ে স্টাইনের এই কারসাজি কিনা কে জানে!

কিন্দু বেতার-বার্ত্তার রহস্ত ভেদ শেষ পর্যন্ত সমরের দারাই হল। হ'ল অত্যন্ত আশ্রেষাভাবে, বেতার-ধরে নয় তার নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে।

পৃথিবী থেকে দূরে চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে সভিত্যই ঘুমের প্রয়োজন তাদের কমে এসেছে। **চরিশ** পদ্মতাল্লিশ ঘন্টা অন্তর একবার ঘন্টা কয়েকের ঘুমেই কাজ হয়ে যায়।

সৈদিন কিন্তু পুরো আটচন্ত্রিশ ঘণ্টার পর শুতে গিয়েও সমরের ঘুম কিছুতেই আস্ছিল না। শুয়ে শুয়ে নানান কথার মধ্যে বেতার-বার্ত্তার কথাও সে ভাবছিল। বেতার-বার্ত্তার যে অক্ষর ও যে কথাগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি মনের মধ্যে আওড়াতে আওড়াতে হঠাং সে চম্কে উঠে বসল। এ ক্য়দিনে বিনা মাধ্যাকর্ষণে চলা-ফেরা বেশ অভ্যন্ত না হয়ে গেলে হয়ত সে কামরার ছাদে মাথা ঠুকেই মরত বেগ সামলাতে না পেরে।

তার উঠে বসার কারণ অবশু ছিল। এতদিন যে তভেন্স রহস্তের বন্ধ দরজায় সে মাথা ঠুকে মরেছে। ভার সমাধান এমনভাবে হ'তে পারে কে জানত !

সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হ্বার জন্যে সমর টেবিলের ড্রার থেকে একটা কাগজ বার করে বেতারে পাওয়া অক্ষরগুলি তাতে লিখে ফেল্লে! নাঃ এবারে কোন সন্দেহ আর তার নেই। অক্ষর সবস্তম্ব মাত্র-তেরটি। তা পর পার লাজিয়ে ইংরাজির Bang ও Laid এই চুটি কথা সে তৈরী করেছিল, Akchiর এবং সমস্ত কথার মানে তবু পায় নি। মানে কেমন করে পাবে! তার আসলে অক্ষর সাজানই যে ভূল হয়েছে। হঠাৎ মাথায় আপনা থেকে না খেলে গেলে এ ভূল চেষ্টা করে ভাঙ্গতে সে কথনই পারত না। সমর এখন অক্ষরগুলি অক্স ভাবে সাজিয়ে ফেলে কাগজের ওপর, অক্ষরগুলো এখন দাড়ায় এই রক্য—Banglai Dakchi।

কথাটার তাৎপর্য্য বোঝবার পর সমরের পক্ষে এক মুহূর্ত দেরী করা অসম্ভব। তৎক্ষণাৎ সে কামরার দরজা খুলে—বৈতার-বরের দিকে ছুটল।

रिक्शात्म है शक के कार्के रिय के दिनात निर्मात निर्माण कार्य के निर्माण के विकास के निर्माण के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्य



সমরই যাতে এ বার্তার মশ্ম বোঝে দে জত্যে যে ইংরাজি অক্ষরে বাংলা কথা সে ব্যবহার করছে এটুকু বুঝে তথন তার উত্তেজনার আর সীমা নেই।

অজয়দের অন্তর্গানের রহস্ত এইবার সে জানতে পারবে। হয়ত তাদের উদ্ধার করবার উপায়ও হয়ে যেতে পারে।

সে নেহাৎ নির্বোধ, নইলে অনেক আগেই অবশ্য তাদের পরস্পরের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদান হতে পারত। অজয় ত কবে থেকে এ বেতার-ভাক পাঠাছে। সে শুধু মূর্থের মত তার মানে বৃক্তে পারেনি বলেই এত সময় রুথা নই হয়েছে।

বেতার-ঘরে সমরকে অবশু একটু সম্ভর্পণেই ঢুকতে হয়। স্টাইনে ঘুনাক্ষরে একবার ব্যপারটা আঁচ করতে পারলে আর রক্ষা নেই। অজয়দের সঙ্গে যোগাযোগের সব আশা তাহলে নিমূল হবে। স্টাইন কিছু সন্দেহ করবার আগেই তার কাজ হাসিল করা চাই।

প্রাভাগ্যের বিষয় স্টাইন তথন কণ্ট্রোল ক্রমে। সমর বিনা বাধায় বেতার যন্ত্রে গিয়ে বসে। হয়ত বছকণ তাকে সেথানে অপেক্ষা করতে হবে : বহুকাল ধরে ডাক পাঠান সত্ত্বেও কোন সাড়া না পেয়ে অজ্ঞয় হতাশ হয়ে শেষ প্রয়ন্ত সংবাদ পাঠান হয়ত বন্ধই করে দেবে, এ সমস্ত ভেবে গোড়ায়, সমরের একট্ট ভয়ই পেয়েছিল কিন্তু ভয় অমূলক।

অল্প থানিকক্ষণ বদে থাকবার পরই আবার সেই ডাক এল। সমর তখন আর ধৈয়া ধরতে পারছে না। অক্তয়ের সংবাদ পাঠান শেষ হ্রার আগেই সে সাড়া দিয়ে পাণ্টা জিজ্ঞাসা করলে—তুমি কি অজয় ? আমি সমর জিজ্ঞাসা করছি।

তৎক্ষণাৎ উত্তর এল—ই। আমি অজয়, প্রায় এক হপু। ধরে ভোমায় ডাকছি।

এবার পরস্পরের পৌক পাবার আনন্দে গানিককণ চুই বন্ধুর মধ্যে বেতারে যে কথাবার্ত্তা চলল তার কোন মাথামুগু হয় না।

প্রথম আনন্দের উচ্ছাস কাটিয়ে এঠার পর সমরের হুস হ'ল আসল কোন কথাই এখনো জিজ্ঞাসা করা হয়নি। অথচ সময় অত্যন্ত মৃল্যবান। যে কোন মৃহুত্তে স্টাইন এসে পড়তে পারে। তথন কোন কথাই আর জানা যাবে না। অজয়দের উদ্ধার কি করে হতে পারে সে পরামর্শ করবার স্থযোগ আর নাও মিলতে পারে।

ব্যস্তভাবে সে এবার জিজ্ঞাসা করলে—"হাউই জাহাজের কোথায় তুমি আছ ? তোমার সঙ্গে কি ডা: ক্রুল আছেন ?

ডা: ব্রুল আমার সক্ষেই আছেন। কিন্তু হাউই জাহাক্তে আমরা নেই।"

সমর অত্যন্ত অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তার মানে বুঝতে পারলাম না। হাউই জাহাজের কোন জায়গায় নেই ত আছ কোথায়!" কিন্ত উত্তর শোনা আৰু তার ভাগ্যে হল না। সামাশ্য একটা শব্দে সমর হঠাৎ চমকে পিছন ফিরে দেখতে পেল স্টাইন কখন অজান্তে তার ঠিক পেছনে এসে গাঁড়িরেছে। জার মুখে ঈবৎ বিজ্ঞাপের হাসি, চোখে নিষ্ঠ্র দৃষ্টি।

### পৃথিবী ছাড়িয়ে শ্রীপ্রেমেক্র মিত্র



"আপনার উৎসাহ দেখে খুসী হলাম মি: রায়, দেখছি, বিজ্ঞানের উন্নতির জন্তে আপনি বিশ্রাম পর্যান্ত বিস্কৃত্বন দিতে পেছ পাও নন। কিন্তু অমন ব্যাকুল ভাবে কোথায় সংবাদ পাঠাচ্ছিলেন ? পৃথিবীতে আমার বিক্ষণ্ণে নালিশ জানাচ্ছিলেন না ত ?"

অত্যন্ত কুৎসিং ভাবে এবার ন্টাইন হেসে উঠল। সে হাসিতে রাগে সমস্ত শরীর রী বী করে ওঠে। কিন্তু রাগের সময় তথন নয়। নিজেকে চেষ্টা করে সামলে নিয়ে সমূর তার মূথ দেখে বোঝবার চেষ্টা করলে, সত্যিই, সে কিছু জানতে পেরেছে কিনা, এবং জানলেও কতথানি জেনেছে ৮ -

স্টাইনের মৃথ দেখে অবশ্য কিছুই বোঝা গোলনা তবু সাহসে ভব করে সমর মৃথে একটু হাসি টানবার চেষ্টা করে বল্লে, "না নালিশ কার কাছে করব। এই অদ্ভুত বেতার সংবাদটা নিয়ে কদিন ধরেই ভাবছিলাম। আজ মনে হল পাণ্টা কোন সাড়া আমাদের জাহাজ থেকে একবার দিয়ে দেখতে দোষ কি। তাই উঠে এসেছিলাম।

অম্বৃতভাবে তার দিকে তাকিয়ে স্টাইন বল্লে—"তাই নাকি! ভালে।ভালো। কিন্ধ ভবিষ্যতে আমার অজ্ঞান্তে এ রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবায় চেষ্টা আর করবেন না,—করলে হয়ত ফল সাজ্ঞাতিক দাঁড়াতে পারে।"

স্টাইন তেমনি ভাবে আবার হাসতে লাগল, কোন রকমে নিজের রাগ দমন করে মুখ রাঙা করে সমর সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

DA Nel





### নিদ্ধলী-মক্ত

### শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বরাবর দেখা যায় যতই কেন তৃষ্টু ছেলে হোকনা. নায়ের হাতের মৃত্ চাপড়ের সঙ্গে সঙ্গে—"খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো" শুনতে শুনতে আপনি তাদের চোখ ঢ়লে আসে: ভারপর দেশে বর্গী এলে যে কি ত্র্ঘটনা ঘটে তা তারা জানতেও পারেনা—তার আগেই মুম-নদীর পাড়ে পাড়ি জমায়। এখনকার ছেলেদের ঘুম পাড়াতে বসে পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে মায়েদের হাতে কড়া পড়ে যায়, বাহারবার "খোকা ঘুমোলো, পাড়া জুড়োলো" গাইতে গাইতে নিজের চোখ ঢ়লে আসে—কিন্তু দন্তি ছেলের চোখে ঘুম নেই! উল্টে "বর্গী" কাদের বলে গুখাজনা আবার কি গু"—এই সমস্ত নানারকম ছিষ্টি ছাড়া প্রশ্ন তুলে আবোল ভাবোল বকিয়ে মাকে পর্যান্ত বাতিবাস্ত করে তোলে।

সাবেক কালের ছেলে ভুলোনো ছড়। আর ঘুম পাড়ানি গান এখনকার ছেলেরা কানেও ভোলে না।. দেখে শুনে দস্তি ছেলের মায়েরা তো হাল ছেড়ে দিয়েছে। তৃষ্ট ছেলেরা ঘুমোরও না পাড়াও জুড়োয় না। তাদের দাপটে পাড়ার লোকে ত্রাহি তাহি ডাক ছাড়ে। পথে ঘাটে দালানে দাওয়ায় সবারই মুখে এ এক কথা—"ছেলে যদি না ঘুমোয় তো পাড়া জুড়োয় কেমন করে?"

দেশ বিদেশের যত কবি উঠে পড়ে লাগলেন ঘুমপাড়ানি ছড়া বাঁধবাঁর জন্মে। বড় বড় মহা মহা কবি, ভারি ভারি মহা মহা সব কাবা লিখেছেন, দেশ বিদেশ থেকে জমকালো রক্মের উপাধি খেতাব পেয়েছেন, তারা সব কোমর বেঁধে লাগলেন ছেলে স্ক্রেনা ছড়া লিখতে। কেউবা লিখলেন টানা টানা মন্দাক্রাস্থা ছন্দে, কেউবা লিখলেন গুরুগন্তীর শার্দ্ধ ল-বিক্রীড়িত



ছনেদ, কেউবা চতৃষ্পদী, কেউ আওড়ালেন ফার্শী বয়েং, কেউবা ভাঁজলেন ওস্তাদি ঠুংরি!
পুঁথির উপর পুঁথি জড় হলো—কিন্তু তার মধ্যে একটি ছড়া শুনেও ছেলের দল শাস্ত হলো
না। উপেট ছষ্টু ছেলের পাল পুঁথি-পত্তর চশমা কলম ইত্যাদি লুকিয়ে রেখে কবির দলকে
নাস্তানাবৃদ করে ছাড়লো।

সবাই বল্লে "বাপু হে, এই তিন যুগ ধরে ক্রমাগতই শুনে আসছি—চাঁদের আলো, দখ্নে বাতাস, ফুলের গন্ধ আর কোকিল পক্ষীর ডাক—শুনে শুনে আমাদেরই কান ঝালাপাল। হয়ে গেল। এতে কি আর ছেলে ভোলে রে বাপু!"

কবির দল মুখ চুপ করে ফিরে যায়। তাদের ফুর্দ্দশার আর অন্ত নেই। রাস্তায় রাস্তায় ফা। ফা। করে ঘুরে বেড়ায়। কবিতা শোনা তো দূরের কথা কেউ আর তাদের দিকে ফিরেও তাকায় না। কারো হাতে পায়ে ধরে বিনি পয়সায় ছটে। কবিতা শোনাতে গেলে, তারা বলে "থাক্ থাক্ তের হয়েছে! একটা চার বছরের খোকাকে ভোলাতে পারনা—আমাকে এসেছ কবিতা শুনিয়ে ধাপ্পাবাজি দিতে!"

কি আর করে! পেটের দায়ে কোন কোন কবিকে কবিতা লেখা ছেড়ে মাসিক পাঁচ টাকা মাইনেও মুদির দোকানে হিসাবের খাতা লিখতে হয়। কবি-প্রতিভার এর চেয়ে বড় ছর্দ্দশা আর কি হতে পারে। লজ্জায় অপমানে কবির দল লোক সমাজে আর মুখ দেখাতে পারে না।

ভারি মুস্কিলো পড়লো যত কবির দল। এর একটা বিহিত না করলে আর চলে না। তথুনি চাঁদা তুলে প্রকাণ্ড এক সভার আয়োজন করা হল—"কবি-তুর্গতি ঘোচনী সভা!" দেশ বিদেশের যত কবি সেখানে এসে জড় হলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করলেনু—স্বয়ং কবিগুরু!-

কবিগুরু প্রকাণ্ড এক বকুতা দিয়ে বল্লেন—"সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চার যুগ ধরে আমরা কাবা শুনিয়ে লোকদের ভূলিয়ে রেখেছি। আমরা যা শুনিয়েছি সুবোধ বালকটির মত্ত তারা তাই শুনেছে—কখনো টু শব্দটি করেনি। কিন্তু আজ একি ঘোর কলি এসে উপস্থিত হলো—আমাদের কবিভা কেউ কানেও তোলে না। কতকগুলো অর্কাচীন চ্যাংড়া ছোঁড়ার দাপটে আমাদের এতদিনকার পশার প্রতিপত্তি সমস্কই বৃদ্ধি রসাত্তলে তলিয়ে যায়। বন্ধুগণ আজ আমাদের এই ভয়ন্বর বিপদের দিনে, চিরদিনের ঝগড়া ঝাঁটি ভূলে গিয়ে, আমরা স্বাই মিলে এক জোটে এর একটা বিহিত করি—নচেং আমাদের মান সম্ভ্রম কিছুই থাকে না।"



সভাপতির বহুতা শেষ হলো। একে একে দেশ-বিদেশের নামজাদা কবিরা সব বহুতা দিয়ে গেলেন। ছেলে ভূলোনা ছড়ার আসল তাৎপর্য্য কি ? কোথা থেকে কেমন করে এর উৎপত্তি ? ছড়ার মধ্যে কি কি থাকলে দস্তি ছেলে শাস্ত হয় ? ছড়াগুলো কোন ছলে বাঁধা ? ঠিক কোন স্থান্ন কোন মাত্রায় গাইতে পারলে ছট্ট ছেলের চোখ ছটো আপনি ঢ়লে আসবে ?

এই রকম নানা সুক্ষা সৃক্ষা বিষয়ে নিয়ে যখন তুমূল তর্ক বিতর্ক চলেছে, কবিদের টাক টিকে আর বাব্রি চুলওয়ালা মাথা ঘন ঘন এপাশ ওপাশ হুলছে —ঠিক সেই সময় স্কুৰুৎ করে একটা লোক সবার অজ্ঞান্তে সভাস্থলে এসে ঢুকে পড়লো!

ৈ লোকটার চেহারা মোটেই কবিদের মত নয়। বেঁটে খাটো বোগা চেহারা। মাথার চুলগুলো কদম ছাঁটা। থাবিড়া নাকের তুপাশে ক্লুদে ক্লুদে তটো চোখের দৃষ্টি যেন খঞ্জন পাখীর মত সারা সভাটার মধ্যে নেচে বেড়াচ্ছে।

সবাই তথন তুমূল তর্ক নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল যে প্রথমটা তাকে কেউ লক্ষ্যও করেনি। হঠাৎ কবিগুরুর নজর পড়লো তার উপর। পাশের একজন কবিকে চুপি চুপি ডেকে বল্লে—"দেখ তোহে. ও লোকটাকে তো ঠিক কবি বলে বোধ হচ্ছে না। ডাকে তো ওকে ইদিকে। দেখি কি চায় ?"

লোকটা যখন কবিগুরুর সামনে এসে দাঁড়ালে। তখন সভা সুদ্ধু লোকের নজর গিয়ে পড়লো তার উপর। হঠাং এত লোকের দৃষ্টির সামনে পড়ে লোকটা কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। কবিগুরুর পায়ের কাছে টিপ করে একটা পেয়াম করেই, চট্ করে একপাশে সরে পড়বার মতলব করছিল। কবিগুরু খপ্ করে তার একটা হাত চেপে ধরে বল্লেন—"কি হে বাশ্বু, এখানে কি মনে করে ?"

লোকটা একটা ঢোঁক গিলে, আমতা আমতা করে বল্লে—"আছে না কিছু মনে করে নয়। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম কিন। যেতে যেতে দেখলুম বিস্তর লোক জমায়েং হয়েছে। ভাবলুম, বোধ করি গীতা পাঠ-টাঠ কিছু একটা হচ্ছে। তাই একবার চুকে দেখলুম। আমার বড়ই অপরাধ হয়ে গেছে। এখন ছাড়ান আন —আমি বিদায় হই!"

কবিগুরু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন—"সে কি ? আজকের দিনে এমন লোকও আছে নাকি বৈ ভীড় ঠেলে কবিদের কাছে আসে কাব্য আলোচনা শুনতে ? কেন বাপু তোমার কি জানা নেই বে লোক সমাজ আমাদের আজ একঘরে করেছে ?"

লৈকিটা একটু মুচকে হেসে বলে "সাজে আমিও তো একঘরে !"



কবিগুরু আরো আশ্চর্য্য বল্লেন—"সে কি ? তুমি কি কবি নাকি ?"

- —"আজে না, কবি নই!"
- —"ভবে ?"
- "--- আন্তে আমি বেচারাম -- নিবাস--"

কবিগুরু বাধা দিয়ে বল্লেন—"দেখ বাপু, তোমার নাম যখন বেচারাম, তখন পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তুমি কবি নও। তবু লোক সমাজ তোমায় একঘরে করে কোন্ বিচারে ?"

বেচারাম যেন ভারি হৃঃথিত এমনি ভান করে কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্লে—"আজ্ঞে আমার কপাল।"

কবিগুরু গন্তীর ভাবে ঘাড় নেড়ে বল্লেন—"তা বটে,—কপালের লিখন! সে তো আর খণ্ডন হতে পারে না। কিন্তু বাপু বিধাতা তো তোমার কপালে কাব্য রচনার ছুর্ভাগ্য লেখেন নি—তবু তোমাকে একঘরে করে কোন অধিকারে ?

বেচারাম তুই হাত উল্টে বল্লে "আছে ঐ যে বল্লম—গ্রহের ফের!"

কবিগুরু বল্লেন—"তা বটে—গ্রহের ফের! তা বাপু গ্রহাচার্য্য যদি কুপিত হন তো একটা স্বস্ত্যেন করালেই পারো গ

বেচারাম যেন একটা মস্ত হদিস্ পেলো এমনি মুখের ভাব করে কবিগুরুর পায়ের কাছে চিপ্ করে আর একটা পেলাম ঠাঁকে বল্লে—"যে আজে! তাই করি গে—"বলেই সে সট্ করে একপাশে সরে পড়তে চায়, কবিগুরু খপ্ করে তার একটা হাত চেপে ধরে বল্লেন—"রোস বাপু তুমি লোকটি কে, কি কর ?—তা তো কিছুই জানা হোল না!"

বেচারাম হাল ছেড়ে দিয়ে ঘাড় হেট করে বল্লে—"আজ্ঞে একটা কথা জিগ্যেস করবো— অপরাধ নেবেন না তো ?

কবিগুরু বল্লেন—কি কথা ?"

- —"আজে আপনাদের কি স্বাই একঘরে করেছে?
- —"হাঁ সবাই !"
- —"ধোপা নাপিত ! পাইক পেয়াদা! দারোগা-মূলী—স্বাই!"
- —"হাঁা হে বাপু—সবাই!"

শুনে বেচারাম হঠাং খুব উংফুল্ল হয়ে বলে উঠলো—"তবে আর ভয় কিলের ?" কবিগুরু বল্লেন—"না না, ভয় কিলের ? তবে ভারি লক্ষা, ভারি অপমান!"



বেচারাম বল্লে—"তা হোক্, স্বয়ং দারোগাই যখন আপনাদের একঘরে করেছে—তখন আর ভাবনা ক ?"

লোকটার কথা শুনে হঠাং কবিগুরুর কেমন সন্দেহ হোলো। ভুরু কুঁচকিয়ে বল্লেন— "দেখ বাপু, ভণিতা ছেড়ে পষ্টাপষ্টি বলু দেখি, তুমি লোকটি কে আর কি করা হয় ?"

বেচারাম নিল জের মত এক গাল হেসে বল্লে—"আজে যাকে বলে বড় বিছে—সেই বিছে ভাঙ্গিয়ে খাই!"

—"অৰ্থাৎ !"

—"অর্থাৎ কিছু হাত সাফায়ের কাজ শিখেছি, তারই জোরে টাকাটা সিকেটা যথন যা পাই তাতেই দিন চলে যায়!"

कविश्वक वर्रहान-"वर्षे, जूमि छ। शरल रहात ? हृति कत ?

ৈ বেচারাম জ্বোড় হাতে একপাশে মাথা হেলিয়ে বল্লে—"আজে হা।—ছিচরণের আশীর্কাদে।"

দেখে শুনে সভস্ক লোকের তো চক্ স্থির! কী সর্বনাশ! স্বয়ং কবিশুরুও প্রথমটা সাংকে উঠে স্থাত পিছিয়ে গিয়েছিলেন। তারপরে হঠাং কি মনে করে এগিয়ে এসে বেচারামের পিঠ চাপড়িয়ে বল্লেন—"বেশ বেশ! তোমার দেখা পেয়ে ভারি আনন্দিত হলুম!"

বেচারাম যেন ভারি লজ্জা পেয়েছে এমনি ভাবে হাঁটুর নীচে ছই হাত জ্ঞাড় করে ঘাড় েইট করে দাঁড়িয়ে রইল। কবিগুরু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বল্লেন—"দেখ বাপু, আমাদের একটি উপকার তোমাকে করতে হবে। আমরা বড়ই বিপদে পড়েছি—এ বিপদ থেকে এক মান্ত ভূমিই আমাদের রক্ষে করতে পার!"

্রেচারাম বল্লে—"কি করতে হবে বলুন! কারে। ঘরে সিঁদ দিতে হবে ?"
কবিশুরু জিব কেটে বল্লেন—"না না সিঁদ নয়। আমাদের ঐ মন্ত্রটি দান করতে হবে ?"
—"কিসের মন্তর ?"

- "ঐ চুরি করতে যাবার আগে যে মন্ত্রটি উচ্চারণ করলে সমস্ত বিশ্ব ঘুমিয়ে পড়ে— সেই নিছলী মন্ত্রটি!"
  - —আত্তে সে মন্তর নিয়ে আপনারা কি করবেন ? চুরি করতে যাবেন নাকি ?"
- —"না হে না চুরি নয়। সেই মন্ত্র ভেলে আমরা নভুন করে ঘুম পাড়ানি গান বাঁধবো— ভাই শুনে মুমোরে মুড দক্ষি ছেলের দল, তবে জুড়োবে পাড়া, তবে রক্ষে হবে কবিদের মুখ ।"



কাত্তিক, ১৩৪৪

বেচারাম থানিক ভেবে চিন্তে বল্লে—"সাকুর্দার মুখে শুনেছিলুম বটে তারও সাকৃদ। নাকি কী একটা মন্তর আওড়ে হাত সাফায়ের কাজে বার হতেন।"

কবিগুরু ভারি উৎসাহিত হয়ে বল্লেন—"ঠিক্ ঠিক্! সেই মন্ত্রটিই তো আমরা চাই।"
বেচারাম বল্লে—"আজে সে তো বছদিনের কথা। সমস্ত মন্তরটা আমার মনেও নেই।
্ণট্র আছে—"

কবিগুরু আরো উৎসাহিত হয়ে বল্লেন—"তা হোক্, সেইটুকু—সেইটুকুতেই আমাদের কাজ চলে যাবে!"

বেচারাম বল্লে— "আজে সভার মধিখানে এত লোকের মাঝে চাংকার করে মন্তর আওজাব ।"

কবিগুরু বল্লেন--"তবে তুমি আমার কানে কানেই বল !"

বেচারাম কবিগুরুর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে মন্ত্র দিয়ে সভা ছেড়ে বিদায় নিলো। কবিগুরু দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে মনে মনে মন্তর জপ করতে লাগলেন। সভা স্থদ্ধ লোক একদৃষ্টে কবিগুরুর দিকে তাকিয়ে রইলো—আশ্চর্যা নিছ্লি মন্ত্র ভেঙ্গে কবিগুরু নৃতন করে কি স্থুম পাড়ানো গান বাঁধেন শোনবার আশায়।

অনেকক্ষণ কেটে গেল—কবিগুরু মাথ। হেট করে কেবলই বিড় বিড় করে মগ্র আওড়ে যাচ্ছেন। সভার লোক ক্রমশঃ সধীর হয়ে উঠুতে লাগলো।

অনেককণ বাদে কবিগুরু মাথ। তুলে বল্লেন—"লোকটা খাঁটী চোর তো হে ? সভার লোক নির্বাক—এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কবিগুরু দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন—"মন্তরটাকে তে৷ খাটি বলেই বোধ হচ্ছে— সাওড়াতে সাওড়াতে সামার নিজের চোথ ঢ়লে সাসছে!"

সভার লোক উংস্ক হয়ে সমসরে বলে উঠলে।—"কি সে মন্তর গুরুদেব ?" । কবিগুরু একটু মুচকে হেসে স্পই গলায় বল্লেন—"কুব্রি, কুব্রি, কুব্রি !"







ীর প্রতি দেশেই কিছু না কিছু সন্ধর জিনিষ আছে। স্থান্ধর বলতে বলছি সে দেশের দেখবার, উপভোগ ও আনন্দ করবার জায়গাওলি। নেচার বা প্রকৃতির সহযোগীলা যে এতে খুব বেশী আছে তা ব্রতেই পার। দেশে প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। মাছ্য প্রকৃতির দানগুলি দেশে দেশে নিজের মনের মত করে গুছিয়ে নিয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদের দেশকে সাজিয়ে তোলার মধ্যে, আনন্দময় করার মধ্যে আছে সে দেশের জাতিদের নিজেদের বৈশিষ্টগুলি। এমনি এক দেশ জাপান। পৃথিবীর মাঝে বোধহয় সম্বেচ্যে কবি ও আটিই জাত হচ্ছে জাপানীর।। অগচ তারা অলম নয়—এ তোমাদের জানা।

জাপান কলফুলের দেশ, উৎসব আনন্দ ও ছবির দেশ—দে যে একবার জাপান ঘুরে এসেছে সেই বলেছে।

অতু উৎসব তাদের একটা মন্ত জিনিষ। ছেলেমেয়েদের আনন্দ মেলার অন্ত নেই। উৎসব রাজে সবৃদ্ধে
নীলে জাপানী ছেলেমেয়েরা হাজার চাঁদের বাতি জালায়—আকাশের বড় চাদ হয় তাদের সভাপতি। প্রক্তির
সঙ্গে ছেলেমেয়েদের এত ভাব বোধ হয় আর কোন দেশে নেই, নেই এতরকম আনন্দ করার আয়োজন
ও সমারোহ। জাপানের ছেলেমেয়েরা সত্যিই প্রকৃতির সঙ্গে ভাব জমিয়েছে। জাপানের বাগানগুলি তাদের

এই ভালবাসার মন্ত পরিচয়। কিন্তু বাগান বলতে সাধারণতঃ আমরা যা বৃঝি ঠিক তা নয়। বাগান ওদের নিত্য
জীবনের একটা অতি অন্তরক জিনিষ। তাদের সমাজ, তাদের সন্মিলন, দম্ম সংশ্বার এসব ধরে, ছুঁয়ে, বিরে
আছে এই বাগানের আসল রূপ। নান। বিচিত্র বাগানের সে রূপ ফুটিয়ে তোলার মধ্যে আছে তাদের কবি
মনের, তাদের শিল্প মনের মন্ত পরিচয়। এতে সত্যিস্থিতাই জাপানের ছেলে, জাপানের মেয়ে, জাপানের
ছোটরা, জাপানের বড়রা, বুড়োরা, বুড়েরা সকলে ভাবকরে যোগ দিয়েছে। তাই হয়েছে তাদের দেশ
বাগানের সেরা।

জাপানী বাগানগুলির ন্তনত শোন। সবুজে জনীলে পাছাড়, তুষারগুল বাগানের মন্ত বিশেষত। একই বাগানে ঝর্ণর জলধারাগুলি সাজাবার বোধহয় দশরকম কায়দা আছে। পাহাড় থেকে ঝরণা, ঝরণা থেকে সরোবর, সরোবরর থেকে নদীর অপূর্ব্ব স্ষ্টি। সরোবরের নীল জলে প্রবাল দ্বীপ আবার তাও বিভিন্ন ধরণের সেতৃ দিয়ে বোগ পাড়ান। কত নানা পাথরের নানান রঙের ছড়ি দিয়ে আঁকালাকা পথগুলি রন্ধিন হুয়ে আছে। সরোবরে, পাহাড়, দ্বীপের সমন্বয় হাজার চিন্তা করে হাজার রক্ষে ফুটিয়ে তোলা হুয়েছে।—



কিছে শুধু এই নয়। ফল ও ফুলের ও নানা শোভাগয় রঙীন পাতাওয়ালা গাছের আমদানি করা হয়—সমস্ত ঋতৃকে রূপ দিয়ে তারা ঐশ্বর্যাধিত করে। ঋতৃ উৎসবে এদের বাগানগুলি নন্দন কাননকে হার মানায়। যে গাছের যে রকম মাটি ও আবহাওয়ার দরকার তাকে তা দেবার চেষ্টা করা হয়। তারপর আছে—বাগানের বিচিত্র আসবাব পত্রগুলি। যেমন নানা ডিজাইনের কপ, পাথরের হাজার রকম পাত্র ও আলো, নানাস্থলর মৃত্তি, বিচিত্র প্যাগোডা, ছোট ছোট কেবিন, নানা তোরণদার সবগুলি সহল রকমে সাজান। কোন বাগানে পাথরের শিল্ল কাজ খুলেছে বেশী—সে বাগানের এক নাম, কোন বাগানে জলের নানা সমারোহ—তার এক নাম। কোথাও পাহাড় ও ঝর্ণার সমন্বয়ের অহৃত সৃষ্টি, তারও অহ্য নাম। আর কত বলব ? প্রকৃতির সক্ষে সহমোগিতা করে, প্রতিযোগিতা করে নয়—প্রত্যেক বাগানটির এক একটি বিশেশ-বৈচিত্র ফুটে উঠেছে। আর একে সহল্র রূপ দিয়াছে কে ?—জাপানী মাঞ্সের শিল্পমন শিল্পকি ও জাপানের বহরণী প্রকৃতি। এক কথায় জ্বাপানের বাগান জ্বাপানকে পরীর দেশ, রূপক্যার দেশ করে রেখেছে।



একটি অপরূপ জাপানী উচ্চান

হাজার উৎসবের মধ্যে চা-নো-য় অর্থাৎ চায়ের উৎসবটি এদের একটা মস্ত জিনিষ। আমাদের তো এক কাপ চা খেলেই ফুরিয়ে যায়। কিন্ধ ওদের তা নয়-এই চা পান নিয়ে ঘিরে আছে তাদের অনেক আনক্ষ অনেক অভিযানের মেলা। বাগানে টি-ক্ষম বা টি-প্যাভিলিওন আছে যাদের এরা বলে চা-সে-কি। জাপানে আনেক জায়গায় এই চা-সে-কিগুলি বিশ্বেই অপরপ বাগান গড়ে উঠেছে—যে সব দেখে দেবতারাও নিক্ষম



কান্দ্ৰক, ১৩৪৪

বর্গ ছেড়ে মুর্বে নেমে আসতে চেয়েছেন। কথার বলে মান্তবের বাগানেও কগন কথনও দেবতার। এসে থাকেন। তাহলে জাপানের প্রত্যেক বাগানেই দেবতাদের আস্তানা আছে।

এরার এই মুপরপ বাগানগুলির পরিকর্মনার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি শুনে রাপ। আগেই বলেছি জাপানের বাগানগুলি যিরে আছে জাপানের প্রাণ, জাপানের ধর্ম, সমাক্ষ, উংসব সংস্কার—স্কর কিছু। জাপানে এক সময়ে বৌদ্ধ পুরোহিতরা বাগানের নলা করতেন। বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব-গুলি এই উল্লান পরিকল্পনায় ফুটিয়ে ভোলার উদ্দেশ্য গোড়ায় ছিল, এখনও আছে। নানাযুগের দর্শনিকদের নানা বানী এই উল্লানের পরিকল্পনার মধ্যে আজও পরিক্ট্র হয়ে আছে। এ তো গেল জাপানী বাগানের ধর্ম ও দার্শনিক দিকগুলি। কিছু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে-আরো ক্ষন্ধ ও সহজ, মান্ত্র্যকে প্রকৃতির কোলের মধ্যে টেনে এনে তাকে দেখানো জানানের ও বোঝানো প্রকৃতি কি অসীম, কত বিচিত্র ও অফুরল্ড, কত উদার ও মহান। জাপানী বাগানের বিশেষক ব্যমন একদিকে প্রকৃতির এই খসীমতার রহস্তা ফুটিয়ে ভোলা তেমনি অপর দিকে সংসাবের কোলাহল থেকে একটি পর্ম নিবিড শাত্রির রাজ্য সৃষ্টি করা। জাপানী উল্লান শিল্প এই তৃটি দিকে সহস্বভাবে ফটে আছে।

নিত্য অত্তান ও আয়োজনের মধ্যে জাপানীর। কেমন বিচিত্রভাবে প্রকৃতির যোগস্তাট মনে ধরিয়ে দেয়—একটি বিশেষ বাগানের কথা দিয়ে বলছি। বাগানের মালিক সমুদ্রের দুশুপথে একটি বাগান হৈ বী করেছেন। বাগানের মধ্যে ঝণা আছে, সরোবর আছে, আছে সজ্জিত বুক্ষতকলতা শ্রেণী, আরে আছে নান। আটিষ্টিক আসবাৰ পত্ৰ। কিন্তু সমুদ্ৰের দুখাটি ৰাগানের মধ্য থেকে লোক চক্ষুর অন্তরালে রাখী হয়েছে। চা-নো-যুর আগে যখন অতিথিরা একে একে পাথরের পাত্তে-হাতম্থ ধোবার জন্ম নীচ্ হ'ন--হঠাং আশ্চীয়া ভাবে তাঁলের চোথে পড়ে গাছের মধ্যে দিয়ে বিশাল সমূদ্রের পরম রহস্তময় রমনীয় দৃশ্যটুকু আরু তাঁদের মন বিশ্বয় বিমুগ্ধ হয়। তথন তাদের মনে হয় পাথরের পাত্রে সামান্ত জলটুকু আর এ অসীম অপার সাগর জল রাশির কথা, মনে হয় সমস্ত ব্যাপ্তবিশ্বের কাছে নিজেদের সামান্ত কুদ্রতার কথা। প্রকৃতি কি অসীম কি মুঁহান এই স্তম্পর ভারটি তাঁদের মনৈ তথন জাগল। চা পানের উৎসবের আগে অতিথিদের মধ্যে এই প্রকৃতির যোগটি ক্রার দেথ কি হলর উপায়টুকু গৃহস্বামী করেছে। জাপানীরা তাদের উল্লানে সংঘ্যের ক্রানা, মানন্দের কর্মনাগুলি স্থলরভাবে সৃষ্টি করেছে। বাগানের নানা প্রচ্ছন্ন কোনে এক একটি বিচিত্র দৃশ্য এমন याक्त्राक्टीरत्रे लुकित्र शास्त्र त्यं रुठीर नित्वत ता व्याविकात कतात्र त्य वानन १ थि न तात्र जुनैना रक्ष ना। গোপনে একটি ভাল কাল্প করায় যে আনন্দ-এ অনেকটা তাই। তাহলে দেখ, বাগান তাদের গৃহসংসারের একটি বড় অংশই নয়—তাদের কত বড় আদর্শ লক্ষ্য কর। কেবলমাত্র জন্মর জায়গাগুলি বাগান করে সাজিয়ে ভারা ক্ষান্ত হয় না। সৌন্দর্যার জন্ম মান্ধবের পিপাস। মিটিয়ে নয়, প্রকৃতিকে সহজ ও প্রন্দর করে নয়---ৰাগানের মধ্যে একটি পরম নিবিড় আশ্রম স্থল গড়ে তুলে—যাতে মাতৃষ পরম আনন্দ লাভ করতে পারে ভার डेशाम बाविषात करवट्ट।





# প্রথম

কলিকাতায় ভিনিসের একরারি

জয়ত্ব প্রাণিক সেদিন 'ডিনার' খেতে গিয়েছিল, পার্ক ষ্ট্রীটে এক হালফাাসানি বন্ধুর বাজীতে।

জয়ত্ব ও মাণিক থাকে বাগবাজারে, কিন্তু তাদের পার্ক্সীটবাসী এই বন্ধৃটি ছিলেন সেই জাতীয় মন্তব্য, যাঁর। বিশ্বাস করেন যে, হগ্-সাহেবের বাজারের উত্তরে মার আধুনিক ভদ্রলোকের বাস নেই। সতএব হগ্-সাহেবের বাজারের দক্ষিণদিকে আস্তান। গেড়ে এঁর। কোঁচানো কাপড় পরেন না, শিঙাড়া কচুরি খেতে ভালোবাসেন না, স-মা ক-খ বাবহার করেন না, ঘড়ী গ'রে দাড়ি কামান, হাঁচেন—কাশেন, স্বপ্ন দেখেন।

জয়ত্ত ও মাণিক যে এই শ্রেণীর বন্ধুর খুব সমুরাগী ছিল, তা নয়। কলেজ ছাড়ুবার পর এঁর সঙ্গে পথে-ঘাটে তাদের দেখা সয়েছে কালে-ভদ্রে কদাচ। সণের গোয়েন্দাগিরিতে বারংবার আশ্চর্যার্জপে সফল হয়ে জয়ন্ত আজকাল কলকাতার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ব'লে গণা সয়েছে এবং সেই খ্যাতির কিছু-কিছু অংশ মাণিকও পেয়েছে। তাদের মতন লোককে নিমন্ধন ক'রে এখন বাড়ীতে আনতে পারলেও অনেকে সৌভাগ্য ব'লে মনে করে। হয়তো সেইজন্মেই পার্কথীট আজ বাগবাজারকে করেছে 'ডিনার' খাবার নিমন্ত্রণ!

বাগবাজারকে চম্কে দেবার জন্মে পার্কত্বীট কোন আয়োজনেরই ক্রটি করেনি। সে-সব দেখে জয়ন্ত ও মাণিক কোনরকম বিশ্বয় প্রকাশ করলে না ব'লে গৃহকর্ত্তা বোধ হয় মনে মনে কিঞ্ছিং হতাশ হলেন।



কিন্তু থানা খাবার টেবিলের উপরে 'মেমু'তে খাতের ফরাসী নামগুলো তাদের কাছে বড় বাড়াবাড়ি ব'লে মনে হ'ল।

জয়স্থ বললে, "ওহে, এই ফরাসী নামগুলোর ভেতরে গরু আর শৃওরের মাংস লুকিয়ে নেই তো ?"

গৃহকর্ত্তা এতক্ষণে তো পেয়ে মটহাস্য ক'রে বললেন, "কেন হে, গরু আর শৃতর সম্বন্ধে এখনো ভোমাদের প্রাচীন কুসংস্থার আছে নাকি ?"

জয়ন্ত গম্ভীর হয়ে বললে, "ভোমার কথার উত্তর দিতে গেলে তর্ক করতে হয়। খানার টেবিলের সামনে ব'সে তর্ক করার অভ্যাস আমার নেই। আসল কণা, ও-ছটি খাবার আমরা পছন কবিনা।"

খানা শেষ হ'লে পর সকলে পাশের একটি ঘরে গিয়ে বসলেন। সে-ঘরটি একেষারে একেলে কামদায় সাজানো। দেওয়ালে 'কিউবিষ্ট' চিত্রকরদের আঁকা ছবি, টেবিল-চেয়ার প্রান্থতি আসবারও 'কিউবিষ্ট্র' কারিকবদের দারা গড়া. এমন-কি ঘরের নেমের 'মোজেইকে'ব উপরেও 'কিউবিজ মে'র প্রভাব।

গৃহকর্তা বললেন, "জয়ন্ত, এ-ঘরটির 'ডেকোরেশান' তোমার কেমন লাগছে 🖓 .

-"বেশ। কিন্তু ভারতবাসী যথন ঘরবাড়ী সাজায় তথন সে যদি ভারতের প্রাচীন শিল্পের আদর্শের দিকে লক্ষ্য রাখে, তাহ'লে আমি বেশী খুসি হই।"

-- "কিন্তু আমি চাই 'আপ-ট-ডেট্' হ'তে। 'কিউবিজ্ম' হক্তে হাল-ফাাসানের তেউ। —"না, 'কিউবিজ্মে'র বয়েস হ'ল তিশ-পইতিশ বংসর। এখনাকার আর্টে হালফ্যাসান এনেছেন "হাইপার রিয়ালিষ্ট্" শিল্পার।। তাদের নাম তুমি শুনেছ ?"

-- "at 1"

--- "তাহ'লে পার্ক স্বীটে বাস ক'রেও তুমি 'আপ্-টু-ডেট্' হ'তে পারোনি। তুমি জানো, যিনি 'কিউবিজ্ম' আবিষার করেছেন, তিনি এখন 'কিউবিজ্ম' ছেছে অন্ত পদ্ধতিতে ছবি আকছেন ?"

----"তাহ'লে হে বন্ধু, তৃমি পার্ক খ্রীটের কালে। কলক্ষ !"

वस भारत परत दारा हों के कामणालन । अधिकाः भ आधिनिक वाडाली-मार्ट्रवत भारत তিমিও লোক-দেখানো আধুনিক হয়েছেন, আর্টের অত খুঁটনাটির খবর রাখবার উৎসাহ তার নেই।



ভিনারের পর কফির পালা। কিন্তু কফির পেয়ালায় চুমুক্ দেওরার সঙ্গে সঙ্গেই নামল যেন আকাশ ভেঙে বৃষ্টির ধারা। ছ-ছ ক'রে ঝোড়ো-হাওয়া ঘরের ভিতরে ঢুকে প্রথমেই 'কিউবিষ্ট্'দের আঁকা ছবিগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে। তখনি তাড়াতাড়ি দর্জা-জানলা বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'ল।

এক, তৃষ্ট, তিন ঘন্টা গেল, তথনো ঝুপ্-ঝুপ্ ক'রে রৃষ্টি পড়ছে।

জয়স্তের চোর-ডাকাত ধরার কাহিনী শুনে গৃহক্তার সময় কিন্তু বেশ কেটে যাজে। তার গল্প শোনার উৎসাহ যেন ফরোভেই চায় না।

কিন্তু শেষ-গল্প শেষ করবার আগেই ঘড়াতে বাজল সাড়ে-বারোটা। জয়ন্ত উঠে দাড়িয়ে বললে. "আর অপেকা করা চলে না। পাকস্থীট থেকে বাগবাজার - মস্ত লম্বা দৌড়! ওঠ মানিক।"

গৃহকতা বললেন, "কিন্তু এখনো বৃষ্টি পড়ছে যে !"

--- "পড়ুক্। চল মানিক!"

্গাড়ী-বারান্দার তলাতেই তাদের মোটর দাড়িয়েছিল, তারা মোটরে গিয়ে উঠল।

চৌরঙ্গী তথন একটা প্রকাণ্ড হুদে পরিণত হয়েছে। সেই জলরাজ্যে জনপ্রানীর সাড়া নেই, কেবল সরকারি আলোক-স্তম্ভগুলো সারি সারি দাড়িয়ে দীগুনেত্রে যেন সেই নিজ্জন রাজ্য শাসন করছে, নীরবে।

টোরকী ছাড়িয়ে মোটর যথন সেন্ট্রাল আভেনিউতে প্রবেশ করল পথের জলও তখন বেড়ে উঠল। যতদূর চোথ যায় তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, সহরের বুকের ভিতরে সুদীর্ঘ এক নদীর আবিভাব হয়েছে।

মানিক বললে, "বহায় কলকাতায় বাস করলে ভিনিসে বাস করা হয়, কারণ তখন কলকাতার রাজপথের সঙ্গে ভিনিসের জলপথের কোন তফাংই খাকে না।"

জয়স্ত বললে, "কেবল 'দীর্ঘঝাসের সেতু' আর 'গণ্ডোলা' নৌকার অভাব।"

—"গণ্ডোলার অভাব কর্পোরেশনের দূর করা উচিত। বধাকালের জ্ঞাত কলকাভার মাবে মাবে থেয়াঘাট বসিয়ে নৌকে। রাথার রাবস্থা করা দরকার। আর দীর্ঘধাসের সেতৃর কথা বলছ ?" বর্ষার সময়ে সারা কলকাভা যত দীর্ঘধাস কেলে, তা দিয়ে কি শত শত সেতৃ তৈরী করা যায় না ?"

কিন্তু জয়ন্ত কোন জবাব দেবার আগেই তাদের মোটর হঠাৎ থেমে দাড়িয়ে পড়ল। ছাইভার বললে, "হুজুর, গাড়ী আর চলবে না!"



জয়ন্ত বললে, "গাড়ী তো আর নৌকো নয়, এতকণ সে বে নৌকোর কর্ত্ব্যপালন করতে নারাজ হয়নি, এইটুকুই আশ্চ্যা! এস মানিক, এখন জলে বাঁপ দেওয়া ছাড়া কোন উপায়ই নেই!"

সেখানটা হ্যারিসন রোডের মোড়। বাগবাজার তখন অনেক দূরে।

হজনে জল ভাঙতে ভাঙতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল,—পথের জলপ্রবাহ ঠিক নদীর মতই কোলাহল করতে করতে ছুটে চলেছে এবং জলের মাঝে মাঝে ভাসছে মরা ও পচ। ইছর, কুকুর ও বিড়ালের দেহ!

নানিক স্থনায় নাক টিপে ধ'রে বললে, 'বাড়ীতে গিয়ে জলে 'পার্মাপ্রেনেট্ অফ্ পটার্ম' শুলে গা না বলে আর রক্ষা নেই! জয়, পার্কস্থীটের ডিনার বৃদ্ধি আর বাগবাজারি পেটে থাকে না! খুঃ খুঃ!"

জয়ন্ত বললে, "আমি বলি, জয় কপোরেশনের ! আধ্নিক কলকাতার টেকো যত বাড়ছে, তার রাস্তায় জলের পরিমাণও সেই অনুপাতে দিব্য বেড়ে উঠছে ! অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে জল নিকাশের ব্যবস্থা কববার অজুহাতে কত লক্ষ টাকা খ্রচ করা হচ্চে !"

হজনে বিরক্ত মনে হোঁচট খেতে থেতে এগিয়ে চলল, তথন তাদের হর্দ্ধশা দেখবার জন্ম পথে একটা জ্যান্ত কুকুর পর্যান্ত হাজির ছিলনা। লাল পাগ্ড়ী পর্যান্ত অদৃশা! দুসি তখনো থামেনি এবং ঝোড়ো বাতাস তখনো বন্ধ জান্লায় জান্লায় মাথা খুঁড়ে ভিতরে চুক্তে না পেরে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে!

হঠাৎ জয়ন্ত ব'লে উঠল, "হঁ, এই তো চোরের শুভুমুহত! মানিক, তুমি কি একটা মান্ত্ৰ-টিক্টিকি দেখতে চাও ?"

📑 ্রমানিক বিশ্বিত নেত্রে জয়স্তের মুথের পানে তাকালে।

জয়ন্ত আঙুল তুলে বললে, "আমার মুখের পানে তাকিয়ে তুমি আমার মুখ ছাড়া জীর কিছুই দেখতে পাবে না,—এ বাড়ীখানার তিনতালার দিকে তাকাও!"

পাশেই একখানা ত্রিতল বাড়ী! একটা মন্থল-মূর্তি দেয়াল বরে উপরে উঠছে!
মানিক বললে, "চোর! কিন্তু কেমন ক'রে লোকটা উপরে উঠছে?"

"ট্যাক্ষের জলের পাইপ ধ'রে।"

লোকটা হাত বাড়িয়ে বারান্দার রেশিং ধরলে, তারপর ভিতরে অন্ধকারে অদৃশ্র হয়ে। গোলা

**জয়ত্ত বললে, "এস, দেখা যাক্ চোরটাকে ধরতে পারা** যায় কিনা ?"

# **ब**िश्लास कृमात ताय . .



কার্ত্তিক, ১৩৪৪

জয়ন্ত বাড়ীর সদর দরজায় গিয়ে খুব জোরে কড়া নাড়তে লাগল। খানিককণ পরে ভিতর থেকে হিন্দুস্থানী গলায় কে সুধোলে, "কোন হায় রে ?"

--- "বাইরে এসে দেখ না বাবা, চাঁচাও কেন ? বাড়ীতে চোর ঢুকেছে !" হঠাৎ রাস্তার দিক থেকে কোথায় কে তীক্ষ্ণীষ্ শিলে !

জয়স্ত চারিদিকে চেয়ে কারুকেই দেখতে পেলে না। বললে, "মাণিক, এ চোর একলা আসে নি। তার দলের লোক নীচে কোথাও লুকিয়ে পাহারা দিছে। শীষ্ দিয়ে উপরের চোরকে সে সাবধান ক'রে দিলে।"

দরজা থুলে বেরুল গালপাট্টাওয়ালা মস্ত একখানা মুখ।

জয়ন্ত বললে, "দরোয়ানজী, রাস্তা থেকে দেখলুম একটা চোর পাইপ ধ'রে তিনতালার বারান্দায় গিয়ে উঠল! তাকে ধরতে চাও তো শীগ্গির আমাদের নিয়ে ওপরে চল!"

দারোয়ান তথনি কোণ থেকে নিজের লাঠিটা তুলে তিনবার মাটিতে ঠকে যা বললে তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, এই লাঠি দিয়ে সে যদি আজ চোরের মাথাটা কাঁধের উপর থেকে উড়িয়ে দিতে না পারে, তাহ'লে মিথ্যাই তার নাম হাতী সিং!

তার সঙ্গে জয়ন্ত ও মাণিক সিঁড়ি দিয়ে দ্রুতপদে উপরে উঠতে লাগল।

—একেবারে তিনতালার বারান্দায়! তিনতালায় ছটো দরজা রয়েছে, ছটোই বন্ধ।
একটা দরজার সামনে গিয়ে দরোয়ান ডাকলে, ''হুজুর, হুজুর!"

কেউ সাড়া দিল না।

কিন্তু জয়স্তের তীক্ষ্ণ কাণ শুনতে পেলে, ঘরের ভিতরে ঝটাপটির শব্দ হচ্চে!

সে দরজায় পিঠের বামদিক রেখে দাঁড়াল। তার সেই ছয়ফুট চার ইঞ্চি উচু দেহ সাস্থ্রিক শক্তির জন্মে বিধ্যাত, আর এ তো তুল্ছ একটা কাঠের কবাট। তার দেহের এক ধাকায় ভিতরের থিল ভেড়ে গেল—দর্জার কবাট সশকে খুলে গেল!

ঘর ঘুট্ ঘুট্ করছে অন্ধব : পথমই দেখা গেল রাস্তার বারানদার দিকের খোলা দরজা দিয়ে একটা মূর্ত্তি বেরিয়ে যাচেছ !

হাতী সিং ছুটে গিয়ে বাঘের মত তার উপরে লাকিয়ে পড়ল ∛

প্রথমেই একটা শব্দ হ'ল,—কার হাত থেকে কি-একটা জিনিয় যেন মাটির উপরে প'ড়ে ভেঙে গৈল! তারপরেই চোথের পলক না পড়তেই বিপুলবপু হাতী সিং কুপোকাং!

জয়ন্তও একলাকে বারান্দায় গিয়ে পড়ল, কিন্তু চোর তথন সেখানে নেই 🗀 বারান্দার



कार्तिक, ১०৪৪

রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে জয়ন্ত দেখলে, জলের পাইপ ধ'রে আশ্চর্যা বেগে সে নীচের দিকে নেমে যাছেছ! তাকে আর ধরবার চেষ্টা করা বৃথা।

অন্ধকার ঘরে ঢুকে সে বললে, "হাতী সিং, ভূমি উঠেছ ?"

হিন্দী ভাষায় সাড়া এল, "উঠেছি বাবুজী! বড়ই জোয়ান চোর ধ'রে রাখতে পারলুম না!"

—"সেটা তোমার দোষ নয়। আলোর 'স্ইচ্' কোথায় ?"

হাতী সিং আলো বাললে।

ত্বভালী ভদ্রলোক অত্যন্ত হাঁপাচ্ছেন।

জ্বান্ত ও মাণিক তার পাশে গিয়ে বসল। প্রথমেই জয়তের চোখ পড়ল ভদ্রলোকের গলার উপরে—সেখানে মানুষের আঙ্গুলের রাঙা ছাপ্! চোর তার গলা টিপে ধ'রেছিল।

ভদ্রলোকের বয়স হবে চল্লিশ। মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। গৌরবর্ণ। দোহারা দেহ।

হাতী সিং জল এনে তার গলায় ও মুখে ঝাপ্টা দিতে লাগল। থানিককণ পরে ভজেলোক কতকটা সাম্লে নিয়ে উঠে বসলেন। ধীরে ধীরে বললেন, "আপনারা কে তা জানি না। কিন্তু আপনারা না এসে পড়লে আমি বাচতুম না। গেল হপ্তায় আমার সহকারী বন্ধু সুরেন বাবুকে কে খুন করেছে, আর আজ আমিও পরলোকে চ'লে যাচ্ছিলুম!"

মাণিক বললে, "আমি খবরের কাগন্তে পড়েছি, গেল-হপ্তায় বিখ্যাত প্রব্নতাত্ত্বিক অমল চক্র সেনের সহকারী সুরেন্দ্র নাথ বস্থুকে কে হতা। ক'রে পালিয়েছে। আপনি কি সেই সুরেনবাবুর কথা বলছেন ?"

- 'আত্তে ইা।"
- —"ভাহ'লে আপনিই হচ্ছেন প্রস্থৃতাত্তিক—"
- —"অমল চন্দ্ৰ সেন।"

ভাষেত্ব অবাক হয়ে অমলবাব্র মুখের দিকে তাকালে। অমলবাব্র বিখাত নাম সেও ভানেছে বটে, কিন্তু প্রস্থৃতান্বিকের নিরীহ দেহের উপরে এমন মারাত্মক আক্রমণ কেন ? পুরাণো পোকায়-কাটা পুঁথিপত্র, অচল সেকেলে মুক্তা আর ভাঙা ইট-কাঠ-পাথর নাড়াচাড়া করা বালের একমাত্র পেশা, তাঁলেরই একজনকে পাঠানো হয়েছে পরলোকে এবং আর

### এতেমেক কুমার রায়



काषिक, ५७६६

তার চিস্তায় বাধা পড়ল। অমলবাবু হঠাৎ সবিস্ময়ে ব'লে উঠলেন, "ওকি, ঐ বৃদ্ধমূর্তিটা ওখানে প'ড়ে কেন ? ওটা ভাঙলই বা কি-ক'রে ?"

জয়স্ত চেয়ে দেথলে, বারান্দার দিকের দরজার সামনে মাটির উপারে একটি বৃদ্ধমূর্ত্তি প'ড়ে বয়েছে, তার মুণ্ড ভেঙে আর-একদিকে গড়িয়ে গিয়েছে।

সে বঙ্গলে, "এখন বোঝা যাচ্ছে, হাতী সিং ইখন চোরকে আক্রমণ করে, তখন ঐ মৃর্তিটাই চোরের হাত থেকে প'ড়ে ভেঙে গেয়েছিল! শব্দটা আমি তখনি শুনেছিলুম, কিছ কাবণ সুঝতে পারি নি।"

অমলবার উত্তেজিত কঠে বললেন, "এত জিনিষ থাকতে চোর ঐ বৃদ্ধমূর্ত্তি নিয়ে পালাচ্ছিল ? চোর ঐ বৃদ্ধমূর্ত্তি—নিয়ে—" বলতে বলতে তিনি হঠাং আবার থেমে গোলেন!

জয়ন্ত নীরবে তাঁর ভাবভঙ্গি লক্ষা করতে লাগল। সে বেশ বৃঝলে, অমলবাবু আজকের এই বিপদের একটা হদিস্ থুঁজে পেয়েছেন।

খানিককণ পরে অমলবাব বললেন, "আপনার। আমার প্রাণরকণ করলেন, কিন্তু আপনাদের পরিচয় জানা হ'ল না তো ?"

জয়ন্ত বললে, "জানাবার মত পরিচয় আমাদের কিছুই নেই। আমার নাম জয়ন্ত আর আমার বন্ধুর নাম মানিকলাল। আমাদের স্থ হচ্ছে গোয়েন্দাগিরি।"

—"আপনাদের কথা আমিও বোধহয় শুনেছি। বৈজ্ঞানিক অপরাধী ভবতোষ মজমদারকে আপনারাই কি ধরিয়ে দিয়েছিলেন ?" \*

"গনেকটা তাই বটে। কিন্তু পুলিস বলবে ভবতোষকে ধরেছিলেন ইন্স্পেক্টার স্থানরবাবু।"

— "পুলিস যা বলে বলুক্. কিন্তু আসল বাহাতবি কার লোকে তা জানে। আপনারা এখানে একেন ক'বে ?"

জয়ন্ত সব খুলে বললে। অমলনাব বললেন, "জয়ন্তবাবু, ভগবান আপনাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "অনেকটা সেই রকমই মনে হয় বটে ! নইলে হঠাৎ এই তুর্বোগি, জলমগ্ন রাস্তা, মোটরের বিলোহ, যণাসময়ে আপনার বাড়ীর সামনে আমাদের আবিভাব— এ-সমস্কই অর্থহীন হয়ে পড়ে!"

<sup>\* &</sup>quot;ভারত্তের কীর্ত্তি'' উপজ্ঞান দেখুন।



সমলবার বললেন, "দেখুন, ঐ বুদ্ধমূর্ত্তিটি এতদিন আমার সহকারী স্থারেনবারুর বাড়ীতে ছিল। ঐ মূর্তিটি আমরা চারমাস আগে কাম্বোড়িয়ায় গিয়ে পেয়েছিলুম।"

- --- "কান্বোডিয়ায় ? যেখানে জঙ্গলের ভিতরে প্রসিদ্ধ প্রাচীন হিন্দুমন্দির 'ওফারধাম' আছে ?
- —"ঠা। সেই পিরামিডের ৎচয়েও আশ্চধ্য মন্দির থেকে আরো তফাতে, জঙ্গলের ভিতরে প্রাচীন হিন্দুদের আরো অনেক কীত্তি লুকানো আছে। থোঁজে গিয়েই আমরা এই বুদ্ধমৃত্তিটি পাই। এই মৃত্তি পাওয়ারও একটা বিচিত্র ইতিহাস আছে, সে কথা পরে বলব।"

জয়ন্ত বললে, "মৃতিটি এতদিন স্থারেনবাবুর কাছে ছিল,—তারপর ?"

সমলবাব বললেন, "গেল হপ্তায় একদিন ঐ মূর্তিটি সামার পরীকা করবার দরকার হয়। সামি মূর্তিটি স্থরেনবাবর কাছ থেকে সানিয়ে নি। ঠিক সেই রাত্রেই কে স্থরেনবাবুকে গলা টিপে হতাা করে। কেবল তাই নয়। স্থরেনবাবুর ঘরে আরো অনেক মূর্ত্তি ছিল, হত্যাকারী যে সেগুলো নিয়েও নাড়াচাড়া করেছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু হত্যাকারী কোন জিনিয় বা মূর্ত্তি নিয়ে যায় নি। পুলিস এই হত্যার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খুঁজে পায় নি। জয়স্থবাব, হত্যাকারী কিসের খোঁজে স্থরেনবাবুর ওখানে গিয়েছিল, বলতে পারেন ?"

- —"গাপনার আর কিছু বলবার আছে 🖓
- —"আছে। আমার কোন শক্র নেই। আজ রাত্রে আপনাদের কড়া-নাড়ার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। খাট থেকে যেই নেমেছি, অমনি কে আমার গলা টিপে ধরলে আমি অজ্ঞানের মত হ'য়ে গেলুম। এখন দেখছি, আমার ঘরেও এক হত্যাকারী এসে আর কিছু না নিয়ে এ বৃদ্ধমূর্ত্তি নিয়েই পালাচ্ছিল, যে-মূর্ত্তি এতদিন স্থুরেনবাবুর ঘরে ছিল!"

মাণিক বললে, "আমার তো মনে হয়, সুরেনবাবুকে খুন ক'রে সেখানে ঐ বুদ্ধমৃত্তি না পেয়ে হত্যাকারী আজ আপনার এখানে খুঁজতে এসেছিল।"

জয়ন্ত কিছু বললে না। দরজার কাতে গিয়ে বুদ্দমূর্ত্তির দেহ ও মাথা মাটির উপর থেকে কুড়িয়ে নিলে।

মূর্ত্তিটি চুণপাণরে গড়া ধানী বুদ্ধের, উচ্চতায় একছাতের বেশী হবে না।

ক্রমশঃ



ছোট থেকে বড় হয়ে যাঁর। বিশ্ববরেণ্য হয়েছেন জেকোঁসো ভাকিয়ার বিগত প্রেসিডেণ্ট ডাঃ মাসারিক তাঁদের অস্ততম। আজ তাঁর সূত্যুতে জেকোঁসো ভাকিয়া শোকাছের। তাঁরই মহং চেষ্টায় জেকোঁসো ভাকিয়া অস্তাস্থ্য শক্তিমান স্বাধীন জাতিদের মধ্যে নিজের বিশিষ্ট জায়গা পেয়েছে। অথচ এই বিরাট পুরুষটির জীবন কাহিনী শুনলে তোমরা আশ্চর্যা হবে। তিনি সামান্ত এক কোচমানের ছেলে ছিলেন। পরে তাঁকে কামারের কাজও করতে হয়েছে। কিন্তু নিজের পরিশ্রমে ও অধাবসায়ে শক্তি সঞ্চয় করে দেশের তিনি বড় হয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে ডাঃ মাসারিক প্রথম প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হ'ন। দেশের লোক তাঁর গুণমুগ্ধ হয়ে বারবার তাঁকে প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করেছিল। আজ তিনি আর নেই কিন্তু তিনি দেশের জন্তে যা করে গিয়েছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তা চিরম্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। মৃত্যুর পূর্বেন তঃস্থ রুগীদের চিকিৎসার জন্তা তিনি বিশ হাজার পাউগু দান করে গিয়েছেন। জেকোসো ভাকিয়া আজ নানা দিকে নানা পথে উন্নতি করেছে। বিখ্যাত বাটা কোম্পানী এই জেকোসো ডাকিয়া দেশের অন্তর্গত।

এবার অল্-ইণ্ডিয়া অলিম্পিয়া কলকাতাতে ফেব্রুয়ারী মাসে টালা পার্কে হবে।
নীঘ্রই সেখানে 'অলিম্পিয়া ভিলেজ' তৈরী হবে। কম্পিটিটরদের সেখানে নানা শিক্ষাও
দেওয়া হবে। তাছাড়া তাদের থাকবার জায়গা, পোষ্ট অফিস, টেলিফোন, রেডিও ইত্যাদি
খোলা হবে। অর্থাৎ রীতিমত সে সময় কলকাতাতে অলিম্পিয়া উৎসব লেগে যাবে।
তোমরা শুনে খুসী হবে এই প্রথমবার হাড়ড় খেলার সেখানে প্রতিযোগিতা হবে। তাছাড়া
কুন্তি, বক্সিং, ওজন-তোলা, সাঁতার, নানারকম দৌড় ঝাঁপ এসব তো আছেই। ছেলে
মেয়েদের সকলের জন্মই নানা ইভেন্ট তৈরী করা হয়েছে।

ভূরেণ্ডে মোহনবাগান এবার আশাতীত ভাবে হেরে গেল। আই এফ এ তে মোহন-বাগানের কাছ থেকে যা আশা করা যায় ভূরেণ্ডে তার চেয়ে ক্রিছু বেশী আশা আমাদের ছিল। বডার্স মিলীটারী দল ভূরেণ্ড কাপটি এবার নিয়ে গেল। মহমেডান স্পোটিং এবার অভ্যস্ত আশাতীত ভাবেই রোভার্স কাপে বাঙ্গালোর মুসলীম দলের কাছে হেরে গেল। শীভকালে এবার ক্রীকেট খেলার ধুম পড়বে। বিলেত থেকে লর্ড টেনিসনের দল খেলতে আসছেন এতে



অনেক বিখ্যাত ক্রীকেট খেলোয়াড়রা থাকবেন। এই বিদেশী ক্রীকেট ও ফুটবল দলগুলির খেলা দেখতে তোমরা ভূলো না। এবার দেখা যাক করিণথিয়ানদের সঙ্গে বাঙ্গালীরা কেমন খেলে। আমাদের তো মনে হয় করিণথিয়ানরা ভারতীয় দলের কাছে নিতান্ত সহজভাবে জিততে পারবে না।

কলকাতায় এই কয়েকদিন সাগে যে ভয়ানক ঝড় হয়ে গেল তা তোমবা যাবা কলকাতায় আছ তারা নিশ্চয় দেখেছ। এতে যেমন অনেক বিপদ গিয়েছে তেমনি অনেক মজার ঘটনা ঘটেছে। বিপদের মধ্যে অনেক জায়গায় তার ছিঁড়ে, গাছ পড়ে লোক জথম হয়েছে। নৌকো জাহাজ সেদিন কোথাও যেতে পারে নি। তা ছাড়া বাড়ী পড়ে গিয়েছে. লোকেদের জিনিষ পত্র ভেঙ্গে অনেক লোকসান হয়ে গিয়েছে। পরের দিন সকাল বেলা কলকাতার রাস্তাঘাট দেখে মনে হয়েছিল যেন কারা সব লুটপাট করে গিয়েছে। কোন জিনিষটাই ঠিক তার জায়গায় নেই। সেদিন রাস্তা দিয়ে ছাতা নিয়ে হাঁটা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল ছাতা কেউ ধ'রে রাখতে পারছিল না; কারুর কারুর ছাতা উল্টে যাচ্ছিল কেউ কেউ ছাতার সঙ্গে কয়েক ইঞ্জি শুন্তো উঠেও যাচ্ছিল। হাওয়ার গতি সেদিন ছিল ঘন্টায় পঞ্চাশ মাইল; জোরটা ভেবে দেখো) আর সকলেই দেখি সেদিন রাস্তায় দৌড়চ্ছে —ইছের করে নয় হাওয়ার ঠেলায়। একজনকে হঠাৎ দেখলাম তিনি বাড়ীর দরজা থেকে ছাতাটি খুলে যতেই বেরোবার চেষ্টা করছেন তেই তিনি বাড়ীর ভেতর ঢুকে যাড্ছেন শেষে মাল কোঁচা বেন্ধে ছাতাটি বন্ধ করে ঝড় বৃষ্টির কাছে হার মেনে তিনি পথে নাবলেন।

কলকাতায়, শুধু কলকাতায় কেন সারা বাংলায় নানা রকম সাঁতারের ক্রীড়া কৌতুকের নানা উৎসব হয়ে গেল। বীর সাঁতারুরা সনেক নতুন নতুন রেকর্ড করলেন। তার লঙ্গা ফর্দ্দ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এটা আজ সত্যি যে ইংলগু জার্মানী আমেরিকার মত আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরাও জলে নানারকম কসরৎ দেখিয়ে নাম কিনেছে। এন্ডিওরেন্স সাঁতারে আমাদের দেশ প্রথম। এবার সাগর সাঁতারে পার হওয়াই যা বাকি, সব দেখে শুনে মনে হচ্ছে সেদিনেরও আর বেশী দেরী নেই। আশ্চর্মাের বিষয় ছোটরাই এতে সাহস দেখিয়েছে—ছেলেরাও যেমন মেয়েরাও তেমনি। আর একটা কথা পৃথিবীর তো ভিনভাগ জল আর মোটে এক জাগ স্থল। কাজেই সাঁতার শেখা যে কত দরকারী তা কলা বাছলা। তোমরা যারা জলে নামতে ভয় পেয়ে আছ আর দেরী কোরো না, নির্ভয়ে নেমে পড়ো। এতে নিজের জীবনই যে কেবল রক্ষা করা যায় তা নয় অক্সকেও বাঁচাতে পারা যায়। তাছাড়া যাস্ত্য ভাল হয়—দম বাড়ে। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে থেলাধুলায় বা অক্স কাজে দেখবে দম কত দরকারী মামুষের।



## রংমশালের পাটক পাটিকা ভাইবোন

সম্প্রতি যে ঘটনাটি আমাদের,—শুধু আমাদের কেন সমস্ত দেশের মনকে বিশেষ ভাবে বিচলিত করেছে তারই কথা নিশ্চয় আগে বলা দরকার। ঘটনাটা যে কি তা অবজ্ঞা তোমাদের বলতে হবেনা। বিশ্বপূজ্য কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অসুথের সংবাদে তোমরাও নিশ্চয় উংক্ষিত হয়ে দিন কাটিয়েছ, তাঁর অসুথ সেরে যাবার জ্ঞান্তে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা জানিয়েছ। তোমাদের এবং সমস্ত দেশের সেই ব্যাকুল প্রার্থনা বিফল হয়নি। যাঁকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে শুধু আমাদের দেশ নয় পৃথিবীর বর্ত্তমান যুগ ধন্ত হয়েছে তাঁকে আরো স্থাণকাল ধরে পাওয়ার সৌভাগ্য আমরা এখন আশা করতে পারি।

শুধু বাংলা দেশ বা ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত মানুষের জাতিকে রবীন্দ্রনাথ কি যে দিয়েছেন, তার কাছে পৃথিবী যে কতথানি ঋণে আবদ্ধ তা' তোমরা বড় হলে আরো ভালো করে বৃষ্ধতে পারবে। এখন এইটুকু শুধু বলছি যে তাঁর মত মানুষ জন্মাবার দরুণ পৃথিবী আরো স্থুন্দর হয়ে ৬ঠে, মানুষের জীবনে নতুন মহিমার আভা লাগে, মহত্ত্বের গভীর প্রেরণা আমরা পাই। এঁরা যা দান করেন মানুষের উজ্জ্লতর গৌরবময় ভবিশ্বতের এই হ'ল একমাত্র পাথেয়।

মান্নধের স্থানিই তিহাসেও এরকম লোকের দেখা কচিং মেলে। এঁদের যথাযোগ্য সম্মান করতে শিথেও আমরা বড় হয়ে উঠি। রবীন্দ্রনাথের নিরাময় হওয়ার খবর পেয়ে তাই সমস্ত দেশের আনন্দ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে—তাঁর পরমায় অক্ষয় হোক এই আম্যুদের সকলের প্রার্থনা।

এবার পূজোর ছুটির কথা। না, এবারে তোমরা কোথায় যাচ্ছ আর জিজ্ঞাসা করব না। না ভেবে চিন্তে, ছুটিতে কোথায় যাব, তার গল্প বলার কথাও দিয়ে ফেলব না। আরবারে মনে হচ্ছে যেন আগে থাক্তে এই রকম কথা দিয়ে একটু বিপদে পড়েছিলাম।

তা বলে, হঠাং তোমাদের পূজোর পর চমকে দিতে পারি না তা মনে কোরোনা। হয়ত এমন অন্তুত ভ্রমণ কাহিনী এসে শুনিয়ে দেব যে অবাক হয়ে যাবে। তোমরা হয়ত গেছলে দেওঘর কি দিল্লী, মধুপুর কি মথুরা, আগরপাড়া কি আগরা, আর আমি ? উছ—আগে থাকতে কোন কথা আর ভাঙ্গছিনা।

্ ভোমাদের সম্পাদক মশাই



### [পোষ্ঠ বহা]

ভাক টিকিট সংগ্রন্থের কথা। ইংরেন্সীতে যাকে বলে Philately। ভোমাদের কাছে নতুন না হলেও আশাকরি শুনতে মন্দ লাগবে না। তোমাদের মধ্যে অনেকেরই নিশ্চয় টিকিট জ্ञমাবার সথ আছে। এই টিকিট জ্মাতে যে কী আনন্দ আর এর উপকারীতা যে কন্ত তা কথায় শেষ করবরে নয়।

ভাক-টিকিট সম্বন্ধে আর সব কথা বলবার আগে এর ইতিহাস একটু ব'লে রাখি। এ-কথা তোমরা সবাই শুনেছো যে মাহুবের সমস্ত আবিস্কারের পেছনে থাকে আন্তরিক প্রয়োজনের তাগিত। এই ভাক-টিকিট প্রচলনের বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। যখন আমাদের দেশে ভাক-বিভাগ ছিলনা তখনকার সময়ে দ্বে খবর পাঠনে। (যা' এখন আলো-হাওয়ার মতনই সহজ হ'য়ে এসেছে) যে কী অস্তবিধের ছিল ভা' এখন আমরা ভালো করে কল্পনাও করতে পারি না।

শামাদের দেশে, ভারতবর্ষে, তাক পাঠাবার একটা অতি সাধারণ ব্যবস্থা করা হয় ১৫৪১ সালে। সে সময়ে বিখ্যান্ত সের সা' ছিলেন দিল্লীর বাদশা'। এর পর সমাট আকবর এর অনেক উরতি করেছিলেন তাঁর শাসনকালে; শোনা যায়, তাঁর আমলে ভাকবিভাগে কাজ করত চার হাজার ভাক-হরকরা। তারপর, অনেক বছর পরে ইংরেজদের সময়ে ক্লাইভ, বাংলাদেশের জমিদারদের সাহায়া পেয়ে আমাদের দেশে প্রথমে যে ভাকবিভাগ খোলেন তাতে সাধারণ লোকের খবর ইত্যাদি পাঠাবার স্থবিধা হতো না; কারণ, সে ভাক ছিল শুধু সরকারী কাজের জলে। এর পরে ১৭৭৪ সালে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ সরকারী ভাকের সঙ্গে জনসাধারণেরও চিঠি-পত্র পাঠাবার স্থবিধে ক'রে দেন। তখনকার চিঠি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে মাশুল দেওয়া হতোনা, আদায় করা হ'তো যার কাছে চিঠি-পত্র বিলি করা হতো! কিন্তু স্থেনকার প্রধান অন্থবিদে ছিলো এই যে ভাকের কাজ চলতে আরম্ভ হলেও ভাক-টিকিটের ব্যবহার তখনও অজানা ছিল। পৃথিবীর মধ্যে এখনকার মতো ভাকটিকিটের প্রথম ব্যবহার দেখা যায় ১৮৩৪ সালে স্কটল্যাণ্ডের ভান্তি সহরে।

ভাকটিকিটের প্রচলনের সঙ্গে ডাকবিভাগের কান্ধও খুব বাড়তে লাগলো। এই সময়ে, ১৮০৯ সালে ইংল্যান্তে বেরুলো এক পেনী দামের টিকিট। ইংল্যান্ডের এই টিকিট বেরুবার পর প্রথমে ব্রেজিলে, তারপর আমেরিকার, ফ্রান্সে, অফ্রিয়া হাঙ্গেরীতে একে একে ডাকটিকিটের ব্যবহার হ'তে লাগলো। ভারতবর্ষেও ১৮৫০ সালে এই ডাকটিকিটের রীতিমতো প্রচলন হলো। ডাকটিকিট বেরুবার পর থেকেই এর মান্তে ব্যবহার বাড়তে লাগল আর সেই থেকে নানা সময়ে নানান বক্ষেব টিকিট ক্রেরিয়েছে।



শানাদের মধ্যে এই টিকিট জমানোর Hobby এখন খুব বেছে গেছে। ইউরোপ আমেরিকার Philately ওথানকার অনেক লোকের কাছে একটা খব লাভের বাবসাও হ'য়ে দাভিয়েছে। এর করে। ওধু যে বিস্তর দোকানই চল্ছে তা' নয়, এর জল্যে আছে নানান ধরণের পাক্ষিক আর মাসিক কাগজ আর রীতিমতো সভাসমিতি। এমন ঘটনাও ওখানে দেখা গেছে যে কোন পুরোণো টিকিট বিক্রী করে কেউ কেউ বাভারাতি বছলোক হয়ে উঠেছে। যারা টিকিট জমাও তোমগ্রদের ভেতরে, তারা নিশ্চমই জানো যে এক একখানা টিকিট সময়ে সময়ে এমন তল্ল ভাহরে পড়ে যে, তাব দাম অসন্থা রকমের বেছে যায়। বছর সাতেক আগে পৃথিবীয় মধ্যে সম চেয়ে বেশী দামের টিকিট ছিলো British Guineaর একখানা টিকিট। এ-টিকিটখানা ছাপাছর ২৮৫৬ খুরাকে, তখন তার দাম ছিল মাত্র তিন পয়সা (এক সেন্ট); আর প্রাথ চুমাত্তর বছর পরে এর দাম হলো প্রায় এক লাখ পাচ হাজার টাকা। বাপোরটায় আশ্রেণাবাদ হয় নাং ভাকটিকিট জমিয়ে আমেরিকার কর্ণেল গাঁণ বলে একজন লোকের রোজগার হয় অনেক লাখ টাকা। পরলোকগত সম্রাট পঞ্চম ভক্তেরও জনানো টিকিটের অনেক দাম ছিলো।

তোমাদের যার Philatelyর নেশা নেই সে ভাবতে পারে যে সথ ক'রে টিকিট-জমানো ব্যাপারটা নিতান্থই ছেলেমান্থরী। কিন্তু এর মজার দিকটা বাদ দিলেও এর গুণ যে কত তা' হয়ত সে ধারণাই করতে পারবে না। এই সব ছোট ছোট বিদেশী টিকিটের মধ্যে দিয়ে আমরা একসঙ্গে অনেক কথা জানতে পারি। জানতে পারি তাদের জমস্তানের ইতিহাস, সেপানকার বড়ো বড়ো কীন্তি কলাপ আর বিশেষ ঘটনা, সেথানকার মহাপুরুষ আর ধর্ম-ব্যবস্থার কথা আর নানাবকমের আচার ব্যবহারের বিশেষতা। এই Philately আমাদের কত সহজে ভ্গোল, ইতিহাস, কিছু কিছু বিদেশী ভাষা, আরো কত জানবার কথা শেখায়। এর আরেকটা খুব বড়ো গুণ আছে। একটা টিকিটকে কত যুদ্ধ করে মরলা তুলে, ভেঁড়া বাঁচিয়ে, ডাকের ছাপের হাত এড়িয়ে, পরিস্কার করে শুকিয়ে তারপর এ্যালবাদে তুলতে হয়, ভা' তো তোমরা জানো। এর থেকে কি পরিস্কার পরিচছন্ন হবার অভ্যাস হয় না প্

এক-একটি দ্রদেশের টিকিটের দিকে তাকিয়ে কত কথাই ন। মনে হয়। তার ভ্রমণ কুত্রাস্তের কথা ভাবলে আমাদের কত কল্পনা করতে হয় বল তো: কত পাহাড় সে ডিঙ্গিয়েছে, পার হয়েছে কত অভলম্পনী সমূল, বন্দী হ'য়ে কত অপরিচিতের হাতেই না সে ঘুরে এসে এপন যেন আমাদের সামনে নিরীহ চোখে চেয়ে আছে। আর এই সমস্ত টিকিটের বৃক্তে সভা জগতের কত বড়ো বড়ো কাহিনী অমর হ'য়ে রয়েছে। কলম্বদের আমেরিকা আবিস্থার যাত্রা, বিপাতি ফরাসী জাহাজ নরমান্তির প্রথম সমূল যাত্রা, ব্লেরিয়টের এরোপ্লেনে প্রথম ইংলিশ চ্যানেল পার হওয়া, অধিয়ার শাসনকর্ত্ত। ভলকাসের মৃত্যু এ সবের স্মৃতিই ভাকটিকিট কাঁচিয়ে রাখবে।

পরের মাসে ভারতবর্ষের নতুন ভাকটিকিট সম্বন্ধে বলব।



জীইন্দিরা দেবী

### আমার আদরের ছোটু বোনেরা---

এ বিভাগটি কেবলমান তোমাদের জন্মই। তোমরা যাতে সব দিক দিয়ে নান। জিনিষ শেখো এ বৈঠকের তাই-ই হবে একমাত্র কাজ। তোমরা এখন কত ছোট ছোট আছ— অনেকেই হয়ত পুতৃল খেলার মায়া কাটাতে পারোনি, স্বার সামনে পুতৃল নিয়ে খেলা না করলেও স্বার অলক্ষ্যে করো—নয় কি পূজামি স্থানি কত ভাল লাগে, আর ভাল লাগে ঘ্রথানা বা আলমারীটা সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে — নিযুত ক'রে বাক্রাকে, তকতকে পরিষ্ঠার পরিচ্ছার রাখতে কাড় না মন যায়।

আচ্ছা ধরো ঐ যে তোমাদের আলমারীটা—উপর তাকে কতকগুলি বই রেখেছ—যা অবসর সময় পড়ো—কোনের দিকে ঐ আল্র পুতৃল ছামা কাপড় পুঁথির গয়না পরে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে—যেন তোমাদের নিযুঁত প্রতিচ্ছবি ওটা—তারপর ছোট ছোট চেয়ার, টেবিল, দমদেওয়া গাড়ী, পুতৃল, হাস, বক্ ছোট ছোট সেতার, এসরাজ, হারমোনিয়াম—থেলাঘরের ছোট বাসন—এমনি ভাবে সাজিয়েছ শুরু তোমার ছোট আলমারীটা নয়—সে ঘরও যেন সৌলর্ঘ্যয় হয়ে উঠেছে। যে যত চমৎকার ক'রে সাজাতে পারবে ভার কচি হবে তত জলর নিযুঁত ও আনল উজ্জল। এতে খুব আনক পাওয়া যায়—নয় কি পূ

তোমরা যথন এই বয়সটা পেরিয়ে যাবে—আরও বড় হবে—তথন যে সংসারে তোমরা যাবে—সে সংসার ও সে গৃহকে ঠিক এমনি করে জন্দর নিখুঁত ও উজ্জ্বল করতে হবে তোমাদের সকলকে। ছোট বেলায় যে পুতৃল খেলা জ্বাক করেছ—বড় বেলায় সে পুতৃল খেলা জ্বারে চমংকার ভাবে সারা জীবন ধরে বয়ে চলবে। সে গেলা যাতে জ্বন্দর ও সার্থক হয়—সংসার তোমাদের সকলের প্রাণময় স্পর্ল পেয়ে সৌন্দর্যের ানন্দের ও আছের সঙ্গীত যেন প্রত্যোকর জীবনে ছড়িয়ে দিতে পারে নিখুঁত ভাবে. দেশ বা জাতি যাতে তোমাদের মত মেয়ে পেয়ে গৌরব বোধ করতে পারে—এমনি করে তোমরা সকলে সমান্ধ ও সংসার জীবনের ভিতর দিয়ে দেশ বা জাতিকে জারে। স্বন্ধ, সবল, জ্বন্ধ ও সার্থক করে তুলতে পারো। এমন শিক্ষা এমন ভাব ও এমন ভাষার ভিতর এই সৌন্দর্যের স্বাস্থ্যের ও পরিক্ষার পরিক্ষেত্রতার ও শান্তির অন্তপ্রেরণা তোমাদের সকলের ভিতর জাগিয়ে দেবার জন্মই 'ভাবী গৃহিনীর বৈঠকের' জন্ম হলো—আশাকরি সকলে একে খুব আপনার করে নেবে জাদরের মেহের ও সম্মানের চোপে দেখবে। এই বিভাগটি সম্পূর্ণ ভাবে তোমাদের—একথা খেন সদা সর্বাদা তোমাদের মনে থাকে। তোমাদের সকলের নিজের নিজের জভিমত খুব আদরের সঙ্গে গ্রহণ করা ছবে। তোমাদের কি ভানতে ভালো লাগে বা ইচ্চ। করে বা কি রকম হলে ভোমরা যোগদান করে এ বৈঠকটি জমিয়ে তুলতে পার এমনি সব বিভিন্ন ধরণের মতামত, গুজি তর্ক ও অভিমত—তোমাদের জানাবার জন্ত আছান, করিছি।

# THE RICHARD PARTIES OF THE SHARE

সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ কর্ণওয়ালিস খ্রীট, কলিকাতা। দাম ২॥০ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা মজার মজার গল্প ও ছবির বই। কিন্ত তোমরা ভেবোনা সাধারণ যে সব গল্প আমরা পড়ে থাকি এ বই সে রকম গল্পের মত। তা মোটেই না, এ একেবারে নতুন জিনিব এবং যা একজন সাত্রই এরকম লিখতে পারেন। গল্পপুলি যে শুন্তে তার ব্যুস মোটে ন'বছর আরু যিনি শোনাচ্ছেন তাঁর ব্যুস সত্তর পার হয়ে গিয়েছে। এই মোটে ন'বছরের ছোটু শ্রোভাটির নাম পুপেদিদি, তাকে ঘিরেই এ **স্থন্দর** গল্পগুলি---পুপেদিদির ও গল্পদাত্র ভারী মজার কথোপকথোনগুলি। কিন্তু সবচেয়ে মজা श्रुर्शिषिक्रिणिरक निरंश्च नशंे-अख्त वहतं शांत अख्या श्रुरशिषित पापामशास्त्रारक निरंश्च नश् । আসল মজা 'সে' কে নিয়ে। সে কে নিয়েই সব অসম্ভব আজগুৰী গল্পের অনাস্ষ্টি। অন্তুত কাণ্ড না ঘটল, কত গুজুব না রটল এ সে কে নিয়ে যা পড়তে পড়তে তোমরা যেমন হেসে গড়িয়ে যাবে তেমনি আবার উঠে বসে সের সম্বন্ধে ভাবতে বসবে। আমরা জানি 'সে' লোক ভাল কোন নগরে প্রশ্ন চিফের গলিতে তার বাড়ী. বাকি খবর ও তার কাণ্ডগুলি তোমরা এ বইটি থেকেই পাবে। যদি সবগুলোকে কাণ্ডই ধরো, সবশুদ্ধ এরকম ১৪টি কাণ্ড আছে বইটিতে। এই ১৪টির একটি কাণ্ড অর্থাৎ ৫ নদারটি রংমশালে গত বছর কার্ন্তিকে প্রকাশিত ্হয়েছিল। মনে নেই সেই যে শ্রীমনী হাঁচিয়েন্দানি কোকস্কুনা আর গাণ্ডিসাওড়ং এই অন্তত গাণ্ডিসাঙ্ডুং এর অন্তত ছবি একৈছেন বইটিতে লেখক নিজে। এ ছাড়া আরো মজার মজার ছবি তিনি নিজের হাতে এঁকেছেন তোমাদের জন্ম। হিজিবিজি কা**লিকলমের** জাচড় থেকে তিনি বার করেছেন অদ্ভুত জীব, জ্লন্ত ও লোকেদের আকৃতি। বিশ্বকবির এই ুনতুন রক্ষম বইটি পড়ে আমরা যেমন এচুর আনন্দ পেয়েছি তেমনি তোমরাও পাবে। 🛛 🗣 🕏 কেবল পাতা উপ্টে গেলেই চলবে না, সবকাজ ফেলে অতি মন দিয়ে পড়া চাই। বইটির বাঁধাই ও ছাপাও বেশ স্থলর।



বাড়ী থেকে পালিছো—শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী। শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী বিচিত্রিত। শ্রীসতীকান্ত গুহু সম্পাদিত। প্রাচী পাবলিসিং হাউস, ১০ ইন্দ্ররায় রোড, কলিকাতা।

শিররাম বাব্র গল্প তোমাদের কেমন লাগে তা তোমরা আমাদের চেয়ে বোধকরি ভালই জানো। কিন্তু এ বইটি আমাদের সকলের চেয়ে পছন্দ হয়েছে। বাড়ী থেকে পালিয়ে কাঞ্চন কলকাতা গিয়ে কি সব কাণ্ডের অফুপ্তান করেছিল তার কথা হাসি আনন্দ বেদনার রসে স্থমধুর হয়েছে। কিন্তু বইটার যে জিনিষটি প্রথম আমাদের চোথে পড়েচে তা হচ্ছে বইটির চেহারা। এর আগে শিবরাম বাবৃর যে সব বই আমরা দেখেছি তাদের পোষাক ছিল এক রকম আটপোরে। কিন্তু এবার প্রাচী পাবলিশিং হাউসে তার যে টেলারিং হয়েছে তাতে শিবরামবাবৃর গল্প যেন বেরিয়ে এলো নতুন মান্ত্র হয়ে, তার স্থক্চিসম্পন্ন চেহারা ও সাজগোজের দিকে একটু না চেয়ে থাকা যায়না। ওপরে রঙীন মলাটের ছবিতে ও ভেতরে থিক্ কাগজে পরিচ্ছন্ন হরফে চোখ বৃলুলে আরাম পাওয়া যায়। দেখে মনে হচ্ছে এঁরা নানা পরিকল্পনা ও বছ পরিশ্রম করে শিশুসাহিত্যে আসর জমাতে নেমেছেন। এ দের প্রের বইগুলির জন্ম আমরা চেয়ে রইলাম।

প্রপ্রিক্সস্য প্রথম দিবকে—শিবরাম চক্রবন্তী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যা। দাম দশ

এই ছটি লেখককেই তোমরা ভালরকম চেনো ছজনেই হাসির গল্প খুব জমাতে পারেন। এ বইটিতে ছ'টি গল্প আছে—তিনটি শ্রীশিবরামের আর তিনটি ভট্টাচার্য্য মশায়ের। হাসির সরবরাহের ভার ভারা ছজনে মিলে ভাগ করে নিয়েছেন। এই ছ'টি গল্প—এতে আছে নিখিলবঙ্গ জীবনী সক্তা, অশ্বত্থামা হত ইতি গজ, দি হিমাচালিয়ান্ আট গ্যালারী, আমার সম্পাদক শিকার, অথ আয়োডিন ঘটিত ও এপ্রিলস্য প্রথম দিবসে। এঁদের লেখাগুলির বিশাদ বিবরণ অনাবশ্যক—যে কোন মাসের যে কোন দিবসেই গল্পগুলি উপভোগ্য। ছাপা বাঁধাই আটপোরে।

### মৃত্যুর সাথে পাঞ্গা-

বিমল দত্ত এম এ। চারু সাহিত্য কুটার। দাম দশ আনা।

নাম শুনেই বুঝতে পারছ হাসি টাসি নয় একেবারে এ্যাড্ভেঞ্চারের বই। অবশ্য এরকম বই ভোমরা আগে অনেকে পড়েছ। একটি ছঃসাহসী ছেলের কাহিনী। এক বিদেশী সার্কাসে বোগ দিয়ে কেমন করে পরে সে এ্যাড্ভেঞ্চার বরণ করে নিলে, পরে টোটো



কাত্তিক, ১৩৪৪

দি টেরিবল্ হয়ে সে কেমন করে জগতে পরিচিত হয়ে পড়ল, পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার বনেজঙ্গলে তার নানা অন্তত রীর্ত্তের কাহিনী এর সব লোমহরণ ঘটনাঞ্লি পড়তে তোমাদের মন্দ লাগবে না। বইটির ছাপাও ছবি ভালই। আঁথার রাতে আর্ড্রনাদ—

थीरतन्त्रनाम धत्। माम वारता जाना।

এই বইটিও ভয় —তরাসে মাবামারি খুনোখুনির গ্রাল ধীরেনবাবু যাতে একরকম হাত পাকিয়েছেন। এতে বৈজ্ঞানিক আছে, ত্বঃসাহসী ছেলেরা আছে, পুলিস ডিটেকটিভ আছে আর আছে তাপ্ত্রিক সাধু ও জ্বোচ্চোরদের দল। এর এক জ্বটাধারী বিরাট পুরুষ লম্বায় অসাধারণ মানুষের ডবল উচু, চোখে তার মেসমেরিজমের শক্তি—তার সাহায্যে পাঁচ ফুট মানুষকে দশফুট উচু করাই হল এক শঠ বৈজ্ঞানিকের ভয়ন্ধর গবেষণা। এ বইতে বহু চিরিত্র নিয়ে অনেক রকম ঘটনা সৃষ্টি করে একটা পুরোদস্তর নভেল করবার চেষ্টা করা হয়েছে।

### গল্পের মণিমালা-

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত। শ্রীঅময়েন্দ্র নাথ ঘোষ প্রকাশিত। কমলা বুক ডিপো। ২২০ প্রষ্ঠা দাম ১৯০

লমা ছুটিতে একটা মোটা ছবি ও গল্পের বই ভোমাদের হাতে থাকলে বেশ সময় কাটে, নয় ? আর পূজার বাধিকী পড়তে কেনা ভালবাসে ? এরকম একটি বই গল্পের মণিমালা, এতে নানা ধরণের বাছাই করা ১৪টি গল্প একসঙ্গে জমান হয়েছে। এ্যাডভেঞ্চারের গল্প, হাসির গল্প, রূপকথা সবই এতে আছে। আর যার। হাত পাকিয়েছেন তাদের অনেকের লেখা এতে আছে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর, হেমেন্দ্র কুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অখিল নিয়োগী, শিবরাম চক্রবন্তী এবং আরে। অনেকের লেখা আছে। কিন্তু বুদ্ধদেব বস্থু, মোহনলাল গঙ্গোপাধাায় প্রভৃতির লেখা কেন বাদ দেওয়া হোল জানি না। বইটির নানা স্থুন্দর স্থুন্দর ছবি দেখে ভোমরা খুসী হবে মনে হচ্ছে। ছাপা বাঁধাইও বেশ।

> আগামী সংখ্যা হইতে কেবলমাত্র রংমশালের আহকু আহিকাদের জন্ম "চিঠির বাক্স"

# शिदनामाविक शिक्रमातिक

্মেই বুলোর টুটাতে তোনাদেই ভেডাই আনেকেই নিশ্চর বাইরে বারে রেডাতে। বাইরে ইয়ি উপজোগের উজাল মুমুর্জনেল্যেক পুব সহজেই কি করে ভারী কুরু বৈতে পারে, শিক্ষি ভোমবা ভানো। আমি ফটো ভোলার কথাই বল্চি।

এ বিষয়ে কোনাদের উৎসাহ দেবার জন্মে আমরা একটি "আলোক চিত্র প্রতিযোগিত।" র কাবর্তন ক্রম্ম। ভিনটি পুরকার আমরা দেবো। ছবি পাঠাবার শেষ দিন ইন্টে ১৫ই কার্তিক, ১৩৪৪।

এই সলে একটি করে কুপন হাপান হল। ছবির সলে কুপন পাঠাতে ভুলোনা। ছবি কোন জায়গায়, কি সমান কি ক্যামেরার, কি কিলে, ভোলা ইয়েছে তা জানিও। হয়তো ভোমাদের হানের কাছুর পুব ভালো ক্যামেরা নেই। কিন্তু ভাতে কিছু যায় আসে না। থে কোনও ক্রামারৰ ক্যামেরার অসামারণ ভালো ছবি জোলা যায়—চাই ওপু নিরী মন আর কোলো ও হারার ছালো জান।

ছবি তথ্ আকৃতিক দুকুত হওৱা চাই—কারণ যে কোনও ক্যামেরায় এই বিষয়ে ভালে। ছবি ভোলা চলে। শৈকৃতির দৃশ্যের ছবি যাতে জীবস্ত হয়ে ওঠে, এমন ভাবে তুললে ভালে। হব। এমাট কথা ক্যামেরা কাঁথে ব্লিয়ে এক একদিন ভোম্বা বেরিয়ে পড়বে—আর যা জোমাদের নতুন ধরনের অথচ সুক্ষর বলে মনে হ'বে শুধু ভারই ছবি তুলো।

| 73 <b>-</b> 13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-1 | <sup>ब्र</sup> ञाटन | াকচিত্ৰ প্ৰতি | হৰোগিতা                       | 로 주어다" |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------|--------|
| ै उन्होंना<br>-                                      | 414                 |               |                               |        |
|                                                      | ' ठिकामा            |               |                               |        |
|                                                      |                     |               | ene de la Seculia de la Carte |        |

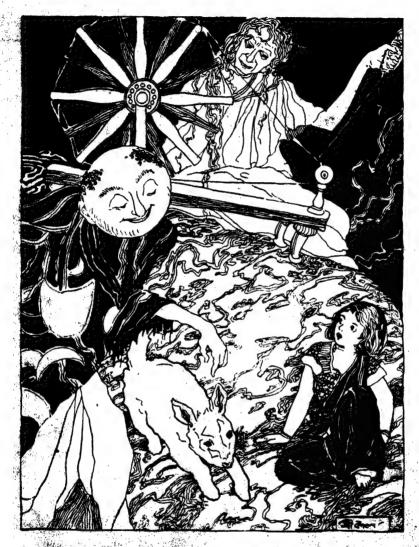

বৈশ, আনার এই ধরবোসটার পিঠে চড়ে বাড়ী যাও-----



# ভাঁদা মামা

শ্রীমুখলতা রাও

"आय आय ठाँन। माम। हिन् निरम या,

ठाँरमञ क्लारम ठाँम छिन् मिरस स



महाद्यापन, ३०८८

Age .

রাণুর মনে এত কি ভাবনা ? তার মাসী ছদিনের জন্ম তাদের বাড়ী এসেছেন, তাঁর ছেলে বাদলকে টিপ্ দিয়ে যাবার জন্ম চাঁদকে ডাকছেন, সেই ডাক শুনে রাণুর মনে পড়ছে, দে যখন ছেলেমান্ত্র ছিল তার মাও তাকে কোলে নিয়ে অমনি ক'রে চাঁদা মামাকে ডাকডেন। এখন আর তাদের বাড়ীতে কেউ চাঁদকে ডাকে না টিপ্ দিয়ে যেতে। তাদের বাড়ীতে যদি বাদলের মত একটি খোকা থাক্ত ত' রাণু তাকে কোলে নিয়ে চাঁদকে ডাক্ত; এই কথা মনে করতে করতেই তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল।

হঠাং সে দেখল চাঁদ। মামা মিট্ মিট্ ক'রে হাসছে আর মাসীর ডাকের সঙ্গে সঙ্গে, বাদলের কপালে টিপ্ দিতে নেমে আদছে, শাদা মেঘটা পার হয়ে লাল তারাটার কাছে, আরও নীচে, আরও নীচে, নামতে নামতে একেবারে আমগাছের মাথার উপর নেমে এল, বাদলের কপালে টিপ্ দিতে হাত বাড়াল। বাদল যেমনি মায়ের কোলে মুখ লুকিয়েছে, চাঁদা মামা ছ'হাতে রাণুকে তুলে নিয়ে হুস্ক'রে আকাশে উঠ্ল, আর দেখতে দেখতে একেবারে চাঁদের **দেশে চ'লে** গেল। সে কী চমংকার! রাণু এমন দেশ কখনও দেখেনি—আশ্চর্য্য পাহাড়, আশ্চর্যা ঘর বাড়ী, দেখানে আকাশে মেঘ নেই, খালি অন্ধকারে হাজার তারা ঝক ঝক করে ৰুলছে; নীচে চাঁদের দেশ আলোয় আলোময়। চাঁদ তাকে বল্ল "ঘুরে ঘুরে দেখে এস, কিছু ভয় নেই।" রাণু কিন্তু পা বাড়িয়েই চম্কে গেল। মস্ত বড় কে একজন, ভার শণের মভ ঝাঁকড়া আঁকড়া চুল, চরকার চাকা ঘোরাচ্ছে আর গুন্ গুন্ক'রে গান করছে। সে একহাতে জ্যোৎস্নার মত পঁঢ়াজা তুলো ধরেছে আর তা থেকে স্থতার মত আলোর ধারা বেরিয়ে শ্লীস্ছে। 'চাঁদ বলেছিল ভয় নেই, তাই রাণু সাহস ক'রে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল "তুমি কে ?" সে বল্ল "আমি চাঁদের বৃড়ী।" রাণু বল্ল "ভূমি ও কি করছ ?" বৃড়ী বল্ল শ্বামি চাঁদের আলোর স্থতা কাট্ছি, এই স্থতার জাল আকাশে ছড়িয়ে পড়ে তাকেই তোমরা জ্যোৎসা বল । রাত্রি বেলা স্থা কাটি, দিনের বেলা চরকার উপর মাথা রেখে, আমি খুমাই। অমাবস্তার দিন আমার রবিধার, একেবারেই ছুটি। ভূমি বাড়ী শিয়ে এক্রার চেয়ে দেখে। আমাকে এখানে দেশতে পাৰে।"

তাইত, বাড়ী ত যেতে হবে; রাণু বাস্ত হয়ে উঠে পড়ল। চাঁদের বৃদ্ধী বলল "ইন ভাই, এলো। এখানে থেকে মার কি কর্বে? এখানে তোমার খাবার নাড কিছুই নেই, জল পর্যন্ত নেই, আল্লা কেবল আলো থেয়ে থাকি।" তাইত, কি ক'রে বান্ধী যাওয়া নায়? চাঁদা মামাই বা ক্লেন্থায় গেল ে ঠিক এই সময়ে চাঁদা মামা একটা লাদা ধরগোল কোলে ক'রে সেখানে আলি ইন্ধান বাণু বাড়ী যাবার কথা বলতে চাঁদ কলে কলে, আলার এই



অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

খরগোসটার পিঠে চ'ড়ে বাড়ী যাও; আমাকে এখন কেউ ডাকছে না. আমি আর এখন যাব না।" শাদ। মেঘের মত খরগোসটার পিঠে রাণু উঠে নসতেই খরগোসটা মাছর হ'য়ে গেল মাছরটাও কেমন ক'রে জানি রাণুদের বাড়ীর চাতালের উপর বিছান হ'য়ে গেল। সেই মাছরের উপর ব'সে রাণুর মাসী রাণুকে ঠেলতে লাগলেন "ও রাণু, ওঠ, ওঠ, দেথবি চল্।"

রাণুর মাসী তার হাত ধ'রে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে বাতি জলছে, খাটের উপর—মার কাছে কি যেন আছে। মাসী তাকে আরও কাছে নিয়ে গেলেন—ওমা' কি স্থন্দর এইটুকু ছোট্ট খোকা!!

সেই খোকাটি যথন চারিদিকে চেয়ে দেখতে শিখ্ল, হাসতে শিখ্ল, রাণু তাকে কোলে নিয়ে খাটের উপর বস্ত, জানালার ফাঁক দিয়ে চাঁদ তাদের দিকে চেয়ে মিট্ মিট্ ক'রে হাস্ত, আর রাণু হাত তুলে ডাক্ত—

"আয় আয় চাঁদা মামা টিপ্ দিয়ে যা, চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ্ দিয়ে যা।"



# ডেন্ডিই

# শ্রীউপেন্স চন্দ্র মল্লিক

নামজাদা ডেন্টিপ্ত স্থভীষণ দত্ত হামেসাই এমেচার 'থিয়েটার' করত— সর্বাদা নাম্ত সে হীরো আর ভিলেনে, চীংকারে ক্র্যাক হোত মজবৃত থিলেনে ! হ'ল বটে আজ তার ছ'বছর প্র্যাকটিস; শিখেছে যদিও কিছু মেডিকেল ট্যাক্টিকস্; থিয়েটারি ভাব তবু মনে দেয় ধর্ণা---স্থভীষণ এক্টারও, শুধু ডাক্তার না। র্থনকোর শুনতে সে ভারী ভালবাস্ত ক্র্যাপ পেতো যাতে সেটা আরবার করত! এমন কি ডেথ্-শিনে যদি ক্ল্যাপ্ পেত সে--চকিতে বাঁচিয়া পুনঃ বারেক মরিত সে !! একদিন দাদা তার এলো দাঁত তুলতে, ব্যাথায় ফেলিল কাঁদি ব্যাণ্ডেজ খুলতে; এতই যতনে স্তাভো পোকা-দাত তুললো--ছাত্রেরা বাহবা ও তালি দিয়ে উঠ্লো; ক্লাপ শুনে সামলাতে পারল না ডাক্তার— বাগায়ে ধরিল পুনঃ টুথ একষ্ট্রাকটার, ভালে। দাঁতগুলিকেও পটাপটু তুললো— রোগীও বাপের নাম অচিরাৎ ভুল্লো !!





# শান্তি

# DIEST TO JAI J

লোহার গেট্ওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ীটার সামনে স্থ্যজ্জিত বাগান। সেথানে রঙিন প্রজাপতির মতই ফুর্ফুর্ ঘুর্ঘুর্ করে থেলা করছে ছটী ছেলেমেয়ে—বিহু আর নীলা। খুবই বড়লোকের ছেলেমেয়ে ওরা—হঃখের বা কপ্তের এতটুকু আঁচও লাগেনা ওদের মনে। সুধী— সুথী—ভারি সুথের জীবন ওদের—হাসি, থেলা, আদর আর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা যেন ওদের জ্লগংটা।

সকাল বেলা—সব্জে আব্ছা সকাল—গেট্টা তথনো বন্ধ। বাহারি পশমী পুল্-ওভারের উপর গলা-খোলা অলেপ্টার গায়ে ভাই বোন্ সামনের বাগানটীতে বেড়াচ্ছে—নকল ঝরণার চারধারে ঘুরে ঘুরে তারা সাত রাজ্যের গল্প কর্ছে—ও: সে কত কথা! খুশী মনের আপনি-বেরিয়ে-আসা উচ্ছাস—ভারি মিষ্টি। বিন্তর হাতে একটা রঙ্দার লাটু—কথা কইতে কইতে তাতে লেত্তি জড়িয়ে জড়িয়ে মাঝে মাঝে সে লাটুটা ঘোরাচ্ছে—সাম্নের শ্রকির পথের উপর রঙিন ফুলের মত লাটুটা ঘুর্ছে—বিন্তর চোখে মুখে খুশীর জ্যোৎস্পা…

নীলার হাতে একটা স্থিপ্ করবার দড়ি—একটু রাঙা মিঠে রোদ উঠ্লেই সে নরম ঘাদের উপর পা ফেলে লাফাবে...

ছ'জনে কত কি কথাই বক্ছে—ভোরের ঘুমজাগা পাথীর মত—অর্থহীন আনন্দে ভরা রঙীন স্বপ্লের টুক্রো...

সহসা তাদের চোথ পড়্ল সামনের রাস্তার উপর। একটা বেঁটে রোগা কুঁজো কুজিং ছেলে মাথায় একটা ভাঙা ঝুড়ি নিয়ে চলেছে। হাড়-কাঁপানো শীতে ভার গারে এক ছিটেও ফালড় নেই—শুধু কোমরে জড়ানো একটা নেংটি। চোথ হুটো ভার কোটরে চুক্তে লেছে—



মুখের হাড় ৰার হয়ে দেখতে হ'য়েছে ভয়য়য়। বিয়ু আর নীলাকে দেখে সে গেটের কাছে দাড়ালো—ভার রোগা সরু হাত গেটের উপর রেখে সে অবাক চোথে বিয়ু আর নীলাকে দেখছে। বিয়ু আর নীলা দেখ লো ভার মাথায় বৃড়িতে যতরাজ্যের পোড়া কয়লা। নীলার চোখ ছটো ছলোছলো হ'য়ে উঠ্লো। বিয়ু লাটুতে লেভি জড়িয়ে সিমেটের উপর এক গচ্চা মেরে দিলে। বন্ বন্ করে' লাটু ঘুরছে—রঙিন রঙের রংমশাল ছলে উঠ্ল ছেলেটার চোখে ব্যুক্ত ভার বেরিয়ে এলো বড়ো শুক্নো বড়ো করুণ একফালি হাসি—ঠিক একাদশীর আধ্যমনা চাঁদের হাসির মত।

বিমু ধমকে উঠ্ল—"এই হাঁাংলা, কি চাস ?"

ছেলেটী লোহার গরাদের ফাঁক দিয়ে তার হাড়ের মত রোগা হাতটা বার করে বল্লে "বার্—এ লাটুটা—"

বিশ্ব ভেংচে উঠ্ল—"ইল্লি—ভাজা মাছটা গিল্লি!" বলে' ছেলেটাকে কলা দেখালে।
নীলা মিনতির স্থারে বলে "বিশ্ব ভাইটী, ছিঃ—ওকে কেন গাল্ দিচ্ছ!—লাটুটা দিয়ে
দাৰ্গু—ভোমার ত' কতই আছে।"

"থাক্লেই বৃঝি দিতে হয়! ভারি খাতির আর কি—ভোমার যদি দয়া হ'য়ে থাকে, দাও না—" বিসু আরেকধারে সরে যায়।

ক্রনীলা বলে "আমার থাক্লে দিয়ে দিতুম। তোর ত'কত গণ্ডা লাটু আছে —দেনা গুলুক একটা—"

বিম্ন ছেলেটাকে তেড়ে যায় "ভাগ্—ভাগ্—ছোড়া—লাট্টু ভারি সস্তা না—কিন্তে, দাম লাগে না !" নীলা গেটের কাছে এগিয়ে যায়—"তোমার নাম কি ! কোথায় থাকো !"

্রে ছেলেটা ছলোছলো চোথে নীলার দিকে তাকায়—"আমার নাম মানিক—ওই যুচি-পাড়ার উদিকে কাঠগুলোম—উইখানে থাকি।"

🐃 ্রীলা ব্রিজ্ঞাস। করে, "তোমার মা-বাবা কোবায় 🖓

ছেলেটার চোথের কুল ছাপিয়ে জল আসে—"নেই—সব মরে গেছে—এই কাঠগুলোমের বার্ন কাছে চাক্রি-করি—সারাদিন কাঠ বইতে হয় আর সকালবেলা পোড়া কয়লা কুড়িয়ে আনতে বলে—"

বুলাড়া **ক্ষাড়া ক্ষালা কোপায় পাও !"** তে এবং বাবে বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ

"কেন । সব বাড়ী থেকে ছাইলাঁশ ময়লা কেলে—ভার ভিত্রি থাকে। এই কাঁচটা কাল কুড়িয়ে পেয়েছি—" চেৰোটা নেটেয় খাল থেকে একটা বাড় লটনভাল জিন কোণা আঁচ



বার করে চোধের সাম্নে ঘুরিয়ে দেখে—রামধন্তর বন্দী সাতরঙ্তার মধ্য থেকে উকি **সার্ত্ত**ি — ওঃ ওর কত আমোদ।

বিস্থ খেঁকিয়ে ওঠে "এই কুঁজো-মাণিক, যা যা কয়লা কুড়োতে যা—কাঠ বইতে যা— এখানে দাঁড়িয়ে গঞ্চ মারতে হ'বে না।"

ছেলেটা মান মুথে ধীরে ধীরে চলে যায়। যাবার সময় নীলার মুথের দিকে কুভক্ততার চাউনি চেয়ে তার ব্যথিত বুকের দীর্ঘধাস ফেলে রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যায়।

নীলা বিস্তুকে বোঝায় "বিস্তু ভাইটা, তুমি বড় ছষ্টু—দীনছঃশীকে তুমি বড় কষ্ট দাও— লোকের মনে কি বাথা দিতে আছে ?"

"বা-রে ব্যথা আবার কবে দিলাম! আমার লাট্র্যদি আমি না দিই—ও চায় কেন।" বিস্লু ভন্ধ ভোলে।

"ও-যে খেলতে ছুটি পায় না মোটে-—ওকে যে সারাদিন সবাই খাটায়" নীলা বলে। বিন্তু বলে, "ও খাটে কেন ? সারাদিন খেলে বেডালেই পারে।"

"বাঃ ওর মনিব তা'হ'লে থেতে দেবে কেন? ওর যে বাপ নেই—মা নেই—কেউ নেই—" ছল্ছল করে' ওঠে নীলার চোখ।

"ধেং—তাই বুঝি হয় কখনো—কেউ নেই ওর—বাবা, মা, দাদা, দিদি, মণিমা যাঃ…" বিমুর ছোট্ট মনে অতথানি না থাকার হৃঃখ কল্পনা কর্বার ঠাই কৈ? তবুও নীলার কথা ভাকে যেন এক মহা বিষাদের কালোছায়া-ঘেরা ভীষণ ভাঙনের মুখে এগিয়ে দেয়—তার মুখটা শুখিয়ে যায়—শীর্ণ কুঁজো কুচ্ছিং ছেলেটা তার চোধের সামনে দাঁড়িয়ে কাঁদ্ছে যেন।…

ৰাম্বাম্ করে বাজনার শব্দ ব্যাগু বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে শোভাষাত্রা ষাচ্ছে। বিষ্
চুপিচুপি বিছ্না থেকে উঠে পড়লো। তারপর নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে উঠোনে একে
দাঁড়াল। রাস্তার ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়ে শিউপরসাদ দারোয়ান আলোর শোভাষাত্র।
দেখাছে—বিষ্ণু গেট পার হ'য়ে শিউপরসাদের পাশে এসে দাঁড়াল।

আলোয় আলোয় রাঙা হ'য়ে উঠেছে রাত্তির—বাজ্নার মধুর শব্দে বিমুর নেশা লাগে । যেন। পরীর দেশের রাজকন্মার বিয়ের শোভাষাত্রা বুঝি!

হঠাৎ একটা গোলমাল স্থক হ'ল। তারপর মার্মার ধর্ধর আওরাজ—বে যেদিকে পার্ল দৌড় লাগালো। বিহু ভয় পেয়ে শিউপরসাদের হাত ধর্তে গেল—কিছু—রঁটা— জীকের ঠেলায় এ কোথায় এলে পড়েছে লে! কোথায় বা ভাবের বাড়ী—কোথায় বা আকোর



অ গ্রহায়ণ, ১৩৪৪

মিছিল! বিশ্রী নোংরা একটা গলির মধ্যে মিট্মিটে একটা গ্যাসের খুঁটির তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে। আর একটা মোটা লোক তাকে ডাকছে—"পথ হারিয়েছ বুঝি ? ভয় কি—এসো, আমি জোমায় পথ দেখিয়ে দিচ্চি—"

বিষ্ণু সেই মোটা লোকটাকে অমুসরণ করে চলতে লাগলো--গলির পর গলি সে (कैटिके हरलएक—फे: की ভीষণ आंधात में। जिस्माएक मन त्यारता ताला—काना आत शांक পাাচ্পাচ্ করছে —ময়লা পচার তুর্গন্ধ বার হচ্ছে।

একটা কথা মনে হ'তেই বিনুর বড ভয় হ'ল--লোকটার কোন বদ মতলব নাই ত'! সে পিছন থেকে স্বট করে সরে পড়বে নাকি <sup>গ</sup> কিন্তু এ গলির জটু ছাডিয়ে সে যাবেই বা কোখা ? লোকটা হয়ত বিহুর মতলব বুবাতে পারলে। সে পিছন ফিরে বিহুকে ডাকলে, "এই कन्नि-जन्नि-"

একটা মোড় ঘুরতেই বিজ দেখুলে তার সামনে একটা কঠিগুলোম। সারে সারে কাঠের গুঁড়ি সাজানো রয়েছে--বড় বড় করাত টেনে জোয়ান জোয়ান মন্দ্র মোটা মোটা কাঠ চেরাই করছে—অত রাত্তিরেও কাঠগুদোমে কাজের বিরাম নেই—খটাখটু—ঠকাঠক— খ্যাশাখ্যাশ -- তুম্দাম-শব্দ লেগেই আছে।

বিহুর মনটা দম্কা হাওয়ার মূথে সভা ফাটা শিমূল তুলোর মত ছড়িয়ে গেল— अर्मास्यत्म र द्या

সহসা সেই মোটা লোকটা একটা লিক্লিকে সরু বেত হাতে নিয়ে বা**ল্লথাই গলা**য় হৈকে উঠ্ল-"ইধার আয়, উল্লুক-দাঁড়িয়ে কি দেখ ছিদ্ ওই উচু থামটা থেকে এক একটা কাঠ নাবিয়ে আন—"

বিত্র চেয়ে দেখ্লে তার সামনে থাক থাক কঠি সাজানো রয়েছে—যেন কাঠের পাহাত—আর বেজায় বড় বড় আর ভারি।

লোকটা মুপাং সপাং করে' চাবুকের কয়েকটা শব্দ করে' বল্লে—"জল্দি জামা কাপ্ত भरम এই त्नः ष्ठि। পর-जनि।"

বিহুর আর না বল্বার ক্মত। নেই। মুখ চুণ করে' সে জামা কাপড় খুলে নেংটিটা পর্জে। শীভের কনকনে হাওয়া তথন তার হাড়ে চাবুক বসাচ্ছে। হি-হি করে কাঁপ তে কাঁপ তে সে ক্ষৃতি নামাতে গেল। কিন্তু তাই কি পারে ? সেই প্রকাণ কাঠের গুঁড়ি একটু নড়লও না।

লোকটা সপাৎ সপাৎ করে কয়েক খা চাবুক লাগাল বিভুর খোলা পিঠে। কচি মানে क्रम्क करन बरन छेठ्ना विद्य मतिया राम नमञ्ज मिन नियुक्त करने कार्ठ नामार करने



করলে। অপটু হাতের ঠেলায় হুড্মুড়্ করে' তিন চারটে কাঠের গুঁড়ি তার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়্ল। বিহুর পায়ের খানিকটা চাম্ড়া উঠে গেল—বুড়ো আঙ্গুলটা থেঁৎলে গেল। বিহু যাতনায় চীৎকার করে' কেঁদে উঠ্ল।

কিন্তু কে তার কথা শোনে! লোকটা আরো কন্দ্রেক ঘা চাবুক বিমুর পিঠে কসিয়ে দিয়ে হেঁকে উঠ্ল—"জল্দি কাঠ নামা"—চাবুকটা বাতাসে হিস্ হিস্ শব্দ করতে লাগ্ল— যেন একটা লিক্লিকে সাপ।

বিন্ধ ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাঠ নামাতে লাগ্ল। দারুণ পরিশ্রমে—অতি কপ্টে সে একটা একটা করে কাঠ নামাতে লাগ্ল। লোকটা তার দেরী দেখে দাঁত খিঁচিয়ে উঠ্ল— "উজ বুক কাঁহাকা—এত দেরী করছিদ্ কেন ? ভাত খাস্ না ? আজ রাতের মধ্যেই তিনশ' গুঁড়ি কাঠ নামাতে হ'বে, নয়ত তোর একদিন কি আমার একদিন।" বলে' লোকটা চাবুক সপাং সপাং করতে করতে চলে গেল।

একটা একটা করে' বিমু কাঠ নামাতে লাগ্ল। সে কাঠ নামিয়ে রাখে আর অফ্র লোকে বয়ে নিয়ে চলে যায় যেখানে কাঠ চেরাই করা হচ্ছে সেখানে। এমনি করে কাঠ নামিয়ে নামিয়ে বিমু ক্লান্ত হ'য়ে পড়্ল। বড়লোকের ছেলে—দৈহিক পরিশ্রম ত' কখনো করেনি—তা'ছাড়া তুঃখ কষ্টের একটু আঁচও তার গায়ে লাগেনি। সেই ছেলের কি মজুরদের মন্ত এত পরিশ্রম সহা হয় ? সেই দারুণ শীতে খালি গায়েও বিমুর দর্দর করে' ঘাম ছুইতে লাগ্ল—হাত পা অবশ হ'য়ে আস্তে লাগ্ল। ত্'হাতে কাঠের চোঁচ ফুটে দাগ্ড়া দাগ্ড়া হ'য়ে ফুলে উঠ্ল। সে আর পারে না—আর তুটো—এই তুটো শেষ হ'লে এক থাক শেষ হয়। মরিয়া হ'য়ে বিমু একটা কাঠ ধরে' টান দিলে।

সহসা সেই কাঠের তলা থেকে বেরিয়ে পড়্ল একটা লাট্যু—ঠিক বিমুর সেই লাল নীল ডোরা কাটা লাট্যু টার মত। সেটা পেয়ে বিমুর এত ভাল লাগ্ল যে সে আপনার অন্ধান্তেই একটা কাঠের গুঁড়ির উপর বসে সেটা নেড়ে চেড়ে দেখুতে লাগ্ল। দেখুতে দেখুতে সেটা ঘোরাবার তার ভারি লোভ হ'ল। কিন্তু কি করে ঘোরাবে ? লেভি নেইভ। শেষ্টায় সে হাতে করেই লাট্যুটা ঘোরাতে লাগ্ল। ভাল ঘোরে না কিন্তু তাতেই বিমুর কভ আমোদ।

লাটু নিয়ে বিলু যখন মশ্গুল্ তখন সেই মোটা লোকটা চাবুক হাতে বিমুর পাশে এসে দাড়ালো। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্রে বার হ'ছে। একটা থাবা মেরে সে বিমুর হাত খেকে লাটুটা কেড়ে নিলে। তারপর হি: হি: হি: হি: করে' এক হিংস্র, বিক্ট, নির্মুষ



কেঠো হাসি হেসে—বিঞী মুখভঙ্গী করে' বিমুকে ঠাটা করে' উঠ্ল—"লাটু, ঘোরাবি ? ইল্লি, ভাজা মাছটা গিল্লি ?"

শুখিয়ে এতটুকু হ'য়ে গেল বিন্তুর মুখ—ছঁাং করে' মনে পড়ল তার মাণিকের কথা— সেও ত' তাকে ঐ কথা বলে ঠাট্টা করেছে! বিন্তুর চোথের কূল ছাপিয়ে জল টল্মল্ কর্ছে। সে লোকটার দিকে তাকালে। তার হাতে সেই লাল নীল লাট্টুটা। লাট্টুটার গায়ে হাত বুলোবার একটা প্রবল ইচ্ছা হ'ল বিন্তুর। বিন্তু সে ইচ্ছা কিছুতেই দমন কর্তে পার্লে না। ভয়ে ভয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলে—"লাট্টটা দিন না—একট্ খেল্ব।"

"খেল্বি ? বটে ? এই নে—" বলে' লোকটা রাগে গর্জে উঠে ঠাঁই করে' লাট্টুটা ছুঁড়ে মার্লো বিন্তুর কপালে। লাট্টুর আল্টা লেগে বিন্তুর কপাল কেটে ঝর্ঝর্ করে রক্ত পড়ুতে লাগ্ল। বিন্তু কপালে হাত দিয়ে ককিয়ে কেঁদে উঠ্ল।

কিন্তু লোকটা কি পিশাচ! সে হাং হাং হাং হাং করে' পৈশাচিক অট্টহাসি হেসে উঠ্ল। সে হাসি যেন আর থামেই না। বিন্তু ভয়ে ভয়ে সেই দিকে তাকালে। দেখুতে দেখুতে তার প্রকাশু শরীর ছোট্ট সরু লিক্লিকে মানিকের মত হ'য়ে এল। বিন্তু আশ্চর্য্য হয়ে দেখুলে কোথায় বা কাঠগুদোম কোথায় বা কি তার সামনে মানিক দাঁড়িয়ে—চোথ ছটো তেমনি ছলো-ছলো—মুখটা তেম্নি শুক্নো—পিঠে কুঁজ—হাড় জির্জিরে শরীর—বিন্তু ভয়ে আঁৎকে উঠ্ল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমও গেল ভেঙে। সে অবাক হ'য়ে দেখ্লে যে সে তার বিছানায় শুয়ে আছে আর সব্জে ভোরের আব্ছা আলো জানলার সারসিতে উকি মারছে।

নীলার সঙ্গে জামা কাপড় পরে সে বাগানে নেমে এল। বেড়াতে বেড়াতে সে সমস্ত পর্টো নীলাকে খুলে বল্লে—"কেন এমন স্বপ্ন দেখ্লুম দিদি ভাই ?"

নীলা বল্লে, "তুমি গরিবের ছঃখ নিয়ে ঠাট্টা করেছ—তাই ভগবান দেখিয়ে দিলেন যে ছঃখটা কেমন।"

দূরে—গেটের ওপারে মাণিককে দেখা গেল। সে কয়লার ঝুড়ি মাথায় পথ চলেছে। বিহু পকেট থেকে লাটু টা বার করে' দৌড়ে গেল গেটের কাছে—"ও মাণিক, মাণিক, লাটু নেবে ?—"

কিন্তু কানে যেন কথা কটা ঢোকেনি—এমনি ভাব দেখিয়ে মাণিক ওদিকে বাড় ছুব্লিয়ে
চলে খেল। এদিকে ফিরেও ডাকাল না।

বিহুর চোথ ভিজে এল। ঠাণ্ডা লোহার গেটের উপর গাল রেখে লে পাৰের ক্লিক এক দৃষ্টিছে ভাকিয়ে রইল। ভার মনের কুলে কুলে বেদনার ছল্ছলানি।



# শিশির, কুয়াশা ও সেঘ

# ঐঅবনীকুমার চটোপাধ্যায়

তোমরা ঝড় বাতাদের বিষয় কিছু কিছু জান্তে পেরেচ। আজ তোমাদের এই ঝড় বাতাসের সঙ্গী মেঘের বিষয় কিছু বল'ব। প্রথমেই কথা ওঠে মেঘ কি ? মেঘ হয় কেন ? মেঘের প্রয়োজন হয় কেন? সব মেঘেই কি বৃষ্টি হয়? ইত্যাদি ইত্যাদি। অনেক রকম প্রশ্ন মনে জাগে। প্রথম প্রশ্নটাই ধরা যাক। মেঘ কি ? তোমরা শীতকালে লক্ষ্য করে থাক্বে যে আমাদের নিঃশ্বাস ফেলবার সময় ও কথা বলবার সময় নাক ও মুখ দিয়ে সাদা সাদা ধোঁয়া বার হয়। বেশ সকাল বেলা শীতকালে আয়নার সামনে যদি নিঃশ্বাস ফেল তাহ'লে দেখ তে পাবে যে আয়নার ওপর ছোট ছোট বাষ্প জমে গেছে। আবার গরম **কালে কাঁচের** গ্রাদের জলে বরফ দিলে দেখ তে পাও গ্লাদের বাইরের দিকটায় ঘামে ভরে গেছে। এও ঐ রকম ছোট ছোট বাষ্প্রকণা। এই বাষ্প্রকণা আসে কোথা থেকে ? আসে বাতাস থেকে। বাতাস থেকেই বাষ্প কণার উৎপত্তি। বাতাসে অসংখ্য বাষ্পকণা আছে। জলে যখন আমরা বরফ দিই তখন থেকে ঐ জলের তাপ ক্রমশঃ কম্তে থাকে আর কাঁচটিও ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হ'তে থাকে। শেষে বাতাসের বাষ্পকণা এ ঠাণ্ডা কাঁচের প্লাসের সংস্পর্শে এসে থুব ঠাপ্তা হয়ে যখন পড়ে তখনই গ্লাদের বাইরে ছোট ছোট ঘামের মতো জলকণার সৃষ্টি হয়। ঠিক এই একই নিয়মে শীতকালে সকালে আমরা যখন নিঃশাস ফেলি তখন আমরা নিঃশাসের সঙ্গে অসংখ্য বাষ্পকণাও বার করি। ঐ বাষ্পকণা ঠাণ্ডা বাডাসের স্পর্কে জ্বমে জনকণার সৃষ্টি করে আর তথনই আমরা ধোঁয়ার মতো নিঃশ্বাস নাক মুখ দিয়ে বার হ'তে দেখি।

চায়ের কেটলির মুখে যখন গরম বাষ্প বার হতে থাকে তখন তার কোন রং থাকে না। কেট্লির বাষ্পের তাপ ১০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই গরম বাষ্প্র যখন বাইরের অপেকার্কত ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আসে তখনই ঐ রংহীন বাষ্প্র সাদা জলীয় বাষ্পের আকার ধারণ করে।



আমাদের চারিপার্শ্বে যে হাওয়া বা বায়ু রয়েছে তাতে আছে অসংখ্য ধূলি ও বাষ্প্রকণা। ভোমরা বল্বে হাওয়ায় বাষ্পকণা আসে কোথা থেকে ! বাষ্পকণার আমদানি হয় পৃথিবীর यावजीय कमानय तथरक । आभारतत शृथिवीरक थान विन, नमी मभूज यक कमानय আছে সূর্যোর তেজে তারা ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে স্থার তারা দিনরাত বাম্পের সৃষ্টি করছে। এক কাপ জল বাইরে রেখে দাও দেখ্বে কিছুদিন পরে কাপে একটুও জল নেই—সব জল উড়ে গেছে। এই পরিবর্ত্তনের কারণ হচ্ছে তাপ, আর, তাপের কারণ হচ্ছে আমাদের সূর্য্য। কাজে কাজেই বায়ুতে থাকে অসংখ্য বাপ্প। এই জলীয় বাপ্প খুবই হান্ধা তাই বাতাসের সঙ্গে নিশে ছষ্ট্ ছেলের মতো ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এই বাষ্পকণা বেশী দিন পালিয়ে গালিয়ে বেড়াতে পায় না। বায়ু মণ্ডলের ধুলিকণারা বাষ্পকণাদের আঁকড়ে ধরে আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে মিশে একটা বড় রকমের ধোঁয়ার সৃষ্টি করে। এই সভ্যই হচ্ছে মেঘ। তাহলে মেঘ হচ্ছে জলীয় বাষ্পকণার সজ্য মাত্র। মেঘ বড় হান্ধা তাই বাতাসে ভেসে বেড়ায়। ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে এসে মেঘের বাষ্পকণা ঘনীভূত হয়ে যায় আর বড় বড় জলকণার সৃষ্টি হয়। নিউটন একটা আপেলকে গাছ থেকে পড়তে দেখে স্থির করেছিলেন যে পৃথিবী সকল জিনিষ্কে নিজের কাছে টান্ছে। এর নাম দিয়েছিলেন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। বড় বড় জল কণার সৃষ্টির পর তার ভার অথবা ওজন বেড়ে যায়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জন্ম ঐ ভারাক্রান্ত জলীয় বাষ্পকণা মাটিতে যখন পড়তে থাকে তখন আমরা বলি বৃষ্টি পড়চে। এই বৃষ্টির জল আবার শুক্নো খাল বিল নদ নদী সমুদ্র সাগর প্রভৃতিকে জলে পূর্ণ করে। ঐ সকল জলাশয়ের আয় ও ব্যয় প্রায় সমানই দাঁড়ায়। তাহলে আমরা এই বলতে পারি যে মেছ জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছুই নয়। বাস্পীভবনের পর জলীয় বাষ্প যথন ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে আসে তখন তারা ঠাণ্ডা হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। একে আমর। ঘনীভূত হওয়া কিছা জমাট বেঁধে যাওয়া বলতে পারি।

আনেক সময় তোমরা বোধ হয় শুনে থাক্বে যে বাতাসের আর্দ্রতা ৫৪ কি ৯৫। বাতাসের আর্দ্রতা মানে হচ্ছে যে বাতাসে শতকরা কত ভাগ জলকণা আছে। ইংরাজিতে Relative humidity বলা হয়। বর্ষাকালে বাতাসে বাপাকণা থাকে প্রচুর পরিমাণে, শীভ কালে বাতাসে জলীয় বাপা খুব অল্পই থাকে এই জন্ম শীত কালে বাতাসের আর্দ্রতা খুবই কম তাই আমাদের গা তেল না মাখার জন্ম ফাটে।

শীতকালে সকাল বেলা ঘাসের ওপর ছোট ছোট জলের কোঁটা দেখতে পাওয়া যায় এর নাম শিশির। আমরা কথায় বলি শিশির পড়ে কিন্তু শিশির কখন পড়ে না। ঘাসের ওপর শিশির জন্মায়। শিশির কেমন করে হয় জান? শীতের দিনে ঘাস, মাটি, গাছের পাতা সবই সূর্য্যের তাপে গরম হয় কিন্তু রাতে ঐ সকল ঘাস মাটি গাছের পাতা থুব শীঘ্র ঠাণ্ডা হয়ে ঘায়। বাতাসের জলীয় বাপ্প ঐ সকল ঠাণ্ডা জমী ঘাস পাতার সংস্পর্শে এসে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যায় আর তথনই ছোট ছোট জলবিন্দুর স্পষ্টি হয়—এর নাম শিশির। কিন্তু সব ভোরের বেলায় কি শিশির দেখতে পাওয়া যায়? না, সকল দিন আমরা শিশির দেখতে পাই না। যে রাতে আকাশে একট্ও মেঘ থাকে না সেই রাতে শিশির বেশী জন্মায়। তার কারণ হচ্ছে যে মেঘ আকাশের গায়ে ওড়নার মতো জড়িয়ে থাকে কাজে কাজেই এরা সব সহজে ঠাণ্ডা হতে পায় না। শিশির সৃষ্টি হতে চাই পরিষ্কার আকাশ আর শান্ত বাতাস। বাতাসে যে জলকণা আছে তার প্রমাণ এই শিশির।

শীতকালে সকাল বেলা আমরা প্রায় দেখি চারিদিক ধোঁয়ায় ভরে গেছে, দ্রের কোন জিনিব তেমন স্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে না। এই অস্পষ্টতার কারণ এক প্রকার ধোঁয়া যাকে আমরা কুয়াশা বিল। এই কুয়াশার জন্ম গাড়ী ও জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়। বিলেতে ও আমেরিকায় কুয়াশার উপদ্রব বড় বেশী। লগুন সহরে এক এক দিন এত গাঢ় কুয়াশা হয় যে রাস্তায় চলাফেরা করা বিপদজনক হয়ে পড়ে। লগুনের কুয়াশার রং কালো কারণ এ সহরে অনেক কল কারখানা আছে। কয়লা ও চিমনির গ্যাসের ধোঁয়াতে এই সহরে প্রচুর ঘন কালো রং এর কুয়াশা জন্ময়। সাধারণতঃ কুয়াশার রং সাদা ধোঁয়ার মতো। কুয়াশা প্রায় পাহাড়ের গায় ও উপত্যকায় জন্ময়। শীতের রাতে আর্দ্র বাতাস যখনই জলাভূমির ওপর দিয়ে যায় তথনই বাতাসের জলীয় বাষ্প জমাট বেঁধে যায় আর কুয়াশার স্থিটি হয়। বাংলা দেশ জলাভূমি এই জন্ম এখানে কুয়াশার প্রকোপ বেশী। পাহাড়ের গায়ে যখন আর্দ্র বাতাস এসে পড়ে তথনও কুয়াশা হয়। কুয়াশা সকাল বেলায় হয়ে থাকে। দিন যত বাড়তে থাকে স্থের তাপে কুয়াশা তত কম্তে থাকে শেষে কুয়াশা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠুতে থাকে। এই কারণে কুয়াশা হলেই আকাশে মেঘ দেখা দেয়। কুয়াশা মেঘের প্রথম অবস্থা কাজে কাজেই কুয়াশা এক রকম মেঘ।

এই বার আমরা মেঘ হয় কি করে বলতে পারি। গরম কালে সূর্য্যের তাপে বাতালে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাপ্পের আমদানি হয়। এই জলীয় বাপ্প থ্ব হাকা হওয়ায় আকাশের ওপরে ঐ জলীয় বাপ্প ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যায় আর মেঘের সৃষ্টি হয়। আবার সাগরাগত বায়ু মানে সাগর-বায়ু সাগরের ওপর দিয়ে যখন ভেসে আসে তখন সঙ্গে করে আনে প্রচুর জলকণা। এই জলকণা জমাট বেঁধে মেঘের সৃষ্টি করে। এই কারণে গরমকালের পুরই বর্ষাকাল আসে।



সব বাদ্লা দিনে আকাশের দিকে লক্ষ্য রাখ্লে দেখুতে পাবে নানান রক্ষের মেঘ আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই সকল মেঘের আকৃতি ও প্রকৃতি ভেদে নাম করণ করা হয়েছে। সাধারণতঃ আমরা পাঁচ রকম আকৃতির মেঘ দেখুতে পাই যেমন পালকের মতো ও সাদা মেঘ, স্তর মেঘ, স্তুপাকৃত মেঘ, কোদালে কুডুলে মেঘ ও কাল জমাট আকারহীন মেঘ। এই পাঁচ প্রকার মেঘের পৃথিবী থেকে দূরত্ব সমান নয়। পালকের মতো সাদা সাদা যে মেঘ আমরা দেখি তাদের দূরত অনেক বেশী। তারপর আসে কোদালে কুড়লে মেঘ। শেষে আসে স্থূপ মেঘ, কাল জমাট মেঘ ও স্তর মেঘ। এই জন্মে মেঘকে তিন বিভাগে ভাগ করা হয়েছে বেমন উচ্চ শ্রেণীর মধ্যম শ্রেণীর ও নিমু শ্রেণীর, মেঘের দূরত্ত্বের ওপর শ্রেণী বিভাগ।

মানুষের সংসারে যেমন ধনী, মধ্যবিত্ত ও গরীব এই তিন শ্রেণীর লোক আছে: মেছ জগতে ও ঠিক তেমনি তিন শ্রেণীর মেঘ আছে। নিয়শ্রেণীর মেঘে জলীয় বাষ্প থাকে প্রচুর পরিমাণে, মধ্যম শ্রেণীতে থাকে মাঝামাঝি কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর মেঘে জলীয় বাষ্পু জমাট বেঁধে থাকে।

উচ্চেস্থিত মেঘের দূরত্ব হচ্ছে ৬ মাইল। নীল আকাশে সাদা সাদা পালকের মতো যে মেঘ দেখ তে পাই তার নাম অলক মেঘ (cirrus) (১ নং ছবি দেখ)। এই মেঘের ওপরের ভাগ থুবই ঠাণ্ডা—এত ঠাণ্ডা যে ঐ ভাগের জলকণা জমে বরফ বা হিম হয়ে থাকে।



( ১ ) অলক মেঘ (cirrus clouds)

সূর্য্যের কিন্তা চাঁদের কিরণ যখন ঐ হিমকণার ওপরে পড়ে তখন আমরা রামধন্তু রং-এর গোলা-কারের বৃত্ত দেখতে পাই। ঐ বৃত্তকে ছটা-মুকুট (corona) বলা হয়। কখন কখন এ বৃত্ত বড় ও সাদা রং-এর হয় তাকে সূর্য্যের কিন্তা চাঁদের শোভা (Halo) বলা অলক মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না ক্ষ এই মেঘ আগামী বারি-

পাতের স্থানা বহন করে। গরম কালে আর বিশেষ ক'রে বৈশাথ মাদের গোড়ার দিকে অলক মেৰ দেখ ভে পাওয়া যায়।



অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

মধ্যম শ্রেণীর মেঘের দূরত্ব হচ্ছে ২ থেকে ৬ মাইল পর্যান্ত। কোদালে কুড়ুলে মেঘ এই শ্রেণীর। ২ নং ছবি দেখ, দেখ্তে পাবে চাষ করা জমীর মতো এর আকার। এই

রকম চাষ করা আকার বলেই এই শ্রেণীর মেঘকে কোদালে কুড়ুলে মেঘ বলা হয়। কোদালে কুড়ুলে মেঘে বৃষ্টি হয় না, তাইতো ঠাকুমার মুখে শুন্তে পাও—

কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা বল্গে চাষায় বাঁধতে আল আজ না হয় জল হবে কাল।

( খনার বচন )



(২) কোদালে কুড়ুলে মেখ

মানে, মেঘের আকৃতি যদি কোদাল দিয়ে কাটা জমির মতো হয় আর সেই সঙ্গে যদি অল্প বাতাস থাকে তা হ'লে চাষা অনায়াসে জমিতে আল বাঁধতে পারে কারণ ঐ মেঘে বৃষ্টির সম্ভাবনা খুবই কম। কোদালে কুড়ুলে মেঘেও বর্ণচ্ছটা বা ছটামুকুট দেখা যায় তবে তারা ছোট ছোট বৃত্তের। এই মেঘে শোভার সৃষ্টি হয় না।

শেষে আমরা নিয় শ্রেণীর মেঘের পরিচয় পাই। এই মেঘের দূরত্ব পৃথিবী থেকে





(৩) পুঞ্চ মেঘ (cumulus clouds)

০ হ'তে ২ মাইল পর্যাস্ত। কুয়াশা এই শ্রেণীর মেঘ তবে কুয়াশার জলকণা ঘনীভূত না থাকায় বৃষ্টি হয় না। তোমরা লক্ষ্য করে থাকবে যে যেদিন ঘন কুয়াশা হয় সেদিন বাইরের



অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

ও অক্সান্ত জিনিব ভিজে সেঁংসেঁতে হয়ে যায়। নিম শ্রেণীর মেঘ তিন প্রকার যেমন, স্থাকার, স্থরাকার মানে থাক থাক বসান, আর আকার-হীন।

গরম ও বর্ষাকালে তুপুর বেলা শাদা ফুলকপির মতো যে সব মেঘ দেখ তে পাওয়া যায় তারই নাম তুপ মেঘ বা পুঞ্চ মেঘ (cumulus cloud), (৩ নং ছবি দেখ)। এদের আকার কখন কখন পাহাড়ের মতো হয় কিন্তু এই মেঘে বৃষ্টি হয় না কারণ এই মেঘের জলকণা তত খনীভূত থাকে না।

এই বার ৪ নং ছবি একবার লক্ষ্য কর। দেখ্তে পাচ্ছ যে এই মেঘের আকার

পাহাড়ের মতো বিরাট, তেমনি ভয়ন্কর।

এই মেথের নাম পুঞ্জ-জলপ্রদ মেঘ
(cumulo-nimbus cloud). এই মেঘ
থেকে বিহাং চমকায়, বাজ পড়ে, ঝড়
আসে আর বেশ রৃষ্টি হয়। কখন কখন
শিলারৃষ্টিও হয়ে থাকে। এই মেঘের
চূড়া গগনভেদী দেখ্লেই মনে হয় যেন
একটা দৈত্য সমস্ক আকাশটা গ্রাস করতে
আস্চে। এই মেঘ দেখে রবিবাবুর
কৃষ্ণকলি কবিভাটী মনে পড়ে না কি ?



(৪) পুঞ্জ জলপদ মেদ (Cumulus-nimbus Clouds.)

এম্নি ক'রে কালো কাজল মেঘ জ্যৈষ্ঠ মাসে আসে ঈশান কোঁটো। এম্নি ক'রে কালো কোমল ছায়া আবাঢ় মাসে নামে তমাল বনে॥

আর ছুটির দিনে এই কালো পুঞ্জ জলপ্রদ মেঘ দেখে শিশু আশ্চর্য্য হয়ে মাকে বলে—

জী দেখ মা বহাঁ এলো

খনঘটায় ঘিরে

বিজ্লি ধায় এঁকে বেঁকে

আকাশ চিরে চিরে।

ভারপরই "সুরু গগনে গরতে মেঘ ঘন বরবা।"



কাল বৈশাখীর কথা তোমাদের বলেচি বোধ হয় তা ভূলে যাও নি। কালবৈশাখীর আগমন স্টনা করে এই পুঞ্জ জলপ্রদ মেঘ। হঠাৎ গরম বাতাস ওপরে যখন উঠে যায় তখনই এই বিরাট মেঘের স্পষ্টি হয়। এই হঠাৎ বায়ুর বেগ পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে পূর্য্যের তাপ। বৈশাথ মাসে বিকাল বেলার দিকেই প্রায় এই মেঘের স্প্রিটি হয় কারণ সকাল থেকে বিকাল পর্যান্ত পৃথিবীর ভূমি গরম হতে থাকে আর এই গরম ভূমির ওপরকার বায়ুন্তর সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে ওঠে, ওপরের দিকে দিকে এ গরম বায়ুন্তর হান্ধা হয়ে হঠাৎ ওপরের দিকে ঠেলে ওঠে আর তখনই ওপরকার ঠাণ্ডা বায়ুন্তরের সঙ্গে ধাকা লাগে। ধাকার ফলে অতিকায় পূঞ্জ জলপ্রদ মেঘের স্পৃষ্টি হয়—সঙ্গে বাতাসের বেগ খ্ব বেড়ে যায় আর ঝড় জল আরম্ভ হয়। যে মেঘে বৃষ্টি হয় তার নাম জলপ্রদ মেঘ (Nimbus cloud) এই মেঘের কোম বিশিষ্ট আকৃতি নেই। বর্ষাকালে এই মেঘ সমস্ত আকাশ ছেয়ে ফেলে আর অবিরাম বৃষ্টি হয়। শরৎ কালের আকাশে যে কালো মেঘ দেখি তা এই মেঘ। এ মেঘ যেখানে থাকে সেখানেই বৃষ্টি হয়। এই মেঘের রং কালো। পুঞ্জ জলপ্রদ মেঘের ঠিক নিচে এই মেঘ থাকে বলেই ঐ মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়। তাই কখন কখন দেখ না কি—

ওপারেতে বিষ্টি এল ঝাপ্স। গাছপাল। এপারেতে মেঘের মাথায় একশো মাণিক খালা।

মেঘের কথা এইখানেই শেষ করলাম। মেঘ না হলে রৃষ্টি হোত না, কোন শক্তুও জন্মাতো না,—দেশে তুর্ভিক্ষ লেগেই থাকতো। মেঘ দেখে রৃষ্টি হবে কি না হবে কেমন করে বলা যেতে পারে তা তোমাদের পরে বল'ব। মেঘ স্থির ভাবে আকাশে থাকে না, নজুন নজুন দেশে ঘুরে বেড়ায় আর কোন কোন স্থানে জল দিয়ে শেষে নিজের দেশে যেখানে তার জন্ম সেখানে ফিরে যায়।



# **रिन्नार्** अ

# व्याञ्चलक नाव्य गणानाधार

্রেম্স ব্রেড্ম্যানচেষ্টারের একজন ডাক্তার (সার্জেন) ছিলেন। ১৮৪১ সালে তিনি এই সংখ্যাহন বিভার অমুশীলন আরম্ভ করেন।

্রেস্মার ষেমন গভীর বিশ্বাস নিয়ে কাজ স্কুক করেছিলেন, ব্রেড্ তেমনি খোর অবিশ্বাস নিয়েই ব্রতী হন এই কাজে। শুধু এতে কোন সত্য আছে কিনা, তাই দেখাই ছিল ভারে উক্তেশ্য

আলোচনা ক'রে ব্রেড্ এই তথ্যে এসে পৌছলেন যে, গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে একটা উজ্জল কোন জিনিষ কপালের উপর ১০।১৫ ইঞ্চি দূরে রেখে নিপালক দৃষ্টিতে যদি তার দিকে কাউকে চাইয়ে রাখা যায় ত'—তার চোখের তারা ছটো ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়ে উঠে করীরের সমস্ত স্নায়্-মণ্ডলের উপর এমন একটা অবসাদ এনে ফেলে যে মানুষটি ক্রমে একটা কৃত্রিম নিজার ঘোরে সমাচ্ছয় হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায় তার আর আত্ম-কর্তৃত্ব থাকে না। যে এই নিজার প্রবর্ত্তন করে তারই চিন্তা এবং নির্দেশের সম্পূর্ণ বশীভূত হয়ে পড়ে লোকটি।

এই অবস্থাকে ব্রেড্ হিপ্নটিক অবস্থা নাম দেন। হিপ্নটিজম্ গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে।

বছর খানেক গবেষণা করে সার্জেন ব্রেড্ বৃটিশ এসোসিয়েশনে তাঁর নিবন্ধ পড়েন। তিনি বলেন এই কৃত্রিম নিজার সাহায্যে অনেক রকম রোগ সারান যায়। পরের বছর তাঁর বুঁই বার হয়—ভাতে যেসব রোগ সারান তার রিপোর্টও বার হয়।

ব্রেভের শরে অক্সান্ত দেশের বৈজ্ঞানিকেরা এ বিষয়ে পর্য্যালোচনা করে' স্থির করেন যে এ বিষয়েটিকে অনারানে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ভূক করা যেতে পারে। এখন অনেক কলেজে এই বিক্লাটি শিখান হয় এবং ইয়োরোপের অনেক সহরে এর ব্যবহারও দেখ্যে পাওয়া যায়।

এ-কথা বৈ পুৰ সভ্য ভা' আমরাও ক'রে দেখেছি। একটা ফাউন্টেন পেনের ক্লিপের অব টা কেবাতে কেবাতে চোধ বুজে কেব্লে—ভার মুখের উপর বার কয়েক 'পাশ' দিয়ে বল্লেই



হ'ল যে এবারে তুমি ঘুমিয়ে পড়তে বাধা। কিছুক্ষণ মর্থাৎ ২০০ মিনিট এই অবস্থায় কাটতে দিয়ে তার চোখ খুলে দিয়ে একটা কাঁচা আম্ডা তার হাতে দিয়ে যদি বলা যায়, দেখছ, কি স্বন্ধর আমটি! দেখে কি হবে খেয়ে কেল, দেখ, এটি মিষ্টিতে ল্যাঃড়াকে হার মানার লোকটি আমড়াতে ল্যাঃড়ার মিষ্টত সম্ভাগ ক'রে মোহিত হ'তে থাকে।

ভারপর তার সঙ্গে নানা রকম খেলা চ'লতে পারে। হাতখানা টেনে নিয়ে খিদি বলা বায়, হায়, হায়! এটাভো কাঠের তৈরি, নাড়া বায় না, মোড়া ঘায় না, তো, হাতখানা সোজা হ'য়েই রইল। যদি বলা যায়, তোমার মা মারা গেছেন, অমনি সে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদ্ভে বাকে। এমনি ক'রে তাকে কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া, গাধার ডাক ডাকিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

একজনের মাথা ঘোরার অমুখ তিনবার হিপ্নটাইজ ক'রে আমি সারিয়ে দিয়েছি।

ক্লাবের ম্যাজিকওয়ালা ঐ মেয়েটিকে—এমনি ক'রেই পাথরের মত ক'রে দিয়েছিল। একটা চেয়ারে তার মাথা রেখে আর একটা চেয়ারে পা রেখে —দিব্যি মেয়েটার বুকের উপর উঠে দাঁড়াল, মেয়েটা একট কুয়ে পর্যাস্ত গেল না।

ঘন্টাখানেক পরে সাজেশ্চান দিয়েই সাব জেক্টকে জাগিয়ে দেওয়া যায়। উঠে বসিয়ে চোখে ফুঁ দিয়ে চোখ খুলে দিতে হয়—উপরস্ত ছ'চারটে উল্টো 'পাস' দিয়ে বলে দিতে হয় শরীর খুব ভাল থাকবে।

একবার মনে পড়ে সাব্দ্রেক্টকে বৃলি—ভোমাকে জাগিয়ে দেওয়ার পাঁচ মিনিট পরে—
তুমি উঠানে পাঁচ চক্কর দিয়ে—ঘড়িতে দম দেবে। তারপর পাঁচ মিনিট ঘরের উত্তর পুল্ডিম
কোণে দাঁড়িয়ে অনবরত হাস্বে।

তাকে জাগিয়ে প্রথম প্রশ্ন ক'রলাম—কিছু মনে আছে ? না, ঘুমিয়ে প'ড়েছিলাম।

ভারপর সে আমার সব হুকুম ভামিল ক'রে যখন উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে অকারণে অবিপ্রান্ত হাস্তে লাগল—তখন যারা দেখ্ছিলেন তাঁরাও হাস্তে লাগ্লেন। আমামাদ কম হ'ল না।

তিন বছরের নীচের বয়সের ছেলেদের হিপ্নটাইজ না করাই ভাল। খুব বোকা কি পাগলরা কিছুতেই হিপ্নটাইজড্ হয় না।

বারান্তরে—হিপ্নটাইজ্ড্ক'রতে গিয়ে কি রকম সব মুক্সিলে প'ড়েছি তা' বলার ইচ্ছা রইল।



# বাড়ী বদলের করুণ কাহিণী

### ত্রীরবীক্র লাল রায়

যে বাড়ীটায় আমরা এতদিন ছিলাম সেটায় আমাদের আর কিছুতেই কুলোচ্ছিল না— কম করে আরও ছটে। ঘর অন্ততপক্ষে দরকার। কিন্তু দরকার বল্লে কি হবে, দরকার মত বিজি পুৰে পাওয়া যে অসম্ভব। কল্কাতা সহরে পয়সা দিলে বাঘের তুধ পাওয়া যায় শুনেছি ি কিছু আণ দিলেও যে তোমার দরকার মত বাড়ী পাবে না, এ আমি হলফ করে বল্তে পারি। কলবস যদি আৰু বেঁচে থাক্তেন তাহলে তাঁকেও চ্যালেঞ্জ কল্লে তিনি হেরে যেতেন—বল্ভেন হয়ত ভাইরে, জামেরিক। আবিধার করা এ বাড়ী আবিধার করার চেয়ে অনেক সোজা ছিল। वाई হোক কলম্বদের চেয়ে বড় আবিকারক যে জনায় না জগতে তা নয়—না জনালে আমার ছোট ভাই মিণ্টু কি করে এমন চমংকার একটা বাড়ীর খোঁজ এনে দিল ভবানীপুরে— চাউনসেও রোডের উপরে ? আমাদের বাড়ীর সকলে, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলে—পাঞ্চা সাভটা মাস ধরে বাড়ী খুব্জে বেড়িয়েছি--থবরের কাগজের "বাড়ী ভাড়া" দেখে দেখে চশমার পাওরার বেড়ে গেছে ভবুও একটাও দরকার মত বাড়ী মিলল না।—শেষকালে ঐ পুঁচকে মিক্টেটা আমাদের সকলকে মেরে দিল। ওকে ত আমরা "বাড়ী-খোঁজা-কোম্পানী"র মেশারই করিনি। চমংকার বাড়ীটা আর সব চেয়ে চমংকার দেতিলার দক্ষিণের ছোট্ট ব্রকী। সমস্ত বাড়ী খেকে একটু আলাদা। একজনের থাকার পক্ষে এমন সুন্দর ঘর বড় ৰে দেখা যায় না। একপালে একটা ছোট খাট থাকবে আর একদিকে থাক্রে চেরার টোবিল মাৰ্থানে খানিকটা ভাষণা কাক দিয়ে একটা কোণে ছোট একটা আলমারী...বাঃ ह्यश्कात इ'रत ! वावारक वन्नाम, "अ धर्त्रो आमात इ'रन तड़ श्रुविधा श्र- এवात वि, अम, मि দাইনাল প্ৰীকা—বেশ নিৰ্কনে পড়াগুনাৰ স্থবিধ। ..... "

# वांकी सरमात करून कारिनी



বাবা রাজি হলেন—কি আনন্দ যে হোলো তা বল্তে পারিনে। সেইদিনই নিজের মনের মত করে ঘরটা গুছিয়ে নিয়ে অধিষ্ঠান কর্ত্তে স্কুকরে দিলাম। আগের বাড়ীতে যে ঘরটায় ছিলাম সেটার কাছে এ-ঘর মর্গ। অদৃষ্টে ছিল, জুটে গেল। মিন্টুটার জ্ঞাই ত হোলো —ওকে ডেকে আমার পুরানো কাউন্টেন পেনটাই দিয়ে দিলাম বাড়ী খুঁজে বার করার পুরস্বার সর্বাণ।

ভবে একটা কথা—কোথাও নতুন বাড়ী ভাড়া নিলে বাড়ীটা ভাল হলেই চলে না প্রতিবেশী ভাল না হলে বড় মুক্ষিল। যে বাড়ীটা ছেড়ে চলে এলাম তার পাশের বাড়ীর ভদ্রলোকদের সঙ্গে আমার এত বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়ে গিয়েছিল—এত ভাল লোক তাঁরা। তার উপর তাঁদের বাড়ীতে ছিল ফ্টী ছোট ছোট ভেলে মেয়ে—বয়েস বোধ হয় বছর সাঁত আট হ'বে। কি মিষ্টি, কি সুন্দর তা'রা। তা'রা ছিল আমার থুব প্রিয়, তাদের ছেড়ে আসবার সময় আমার বুকটা বাথায় ভেকে যাচ্ছিল——ছোট্ট ছেলে মেয়েদের আমি যে বড্ড ভালবাসি——

এ পাড়ায় এসে রুতন ব্রাড়ীতে ভাল ঘর পেয়ে যেমন আনন্দ হোলো—হঃখও ছোলো তেমনি ছোট ছেলে মেয়ের সঙ্গ হারিয়ে। নিজের ঘরটায় বসে সেদিন কত কি ভাবছি এমন সময় হঠাং দেখি আমার ঘরের প্বদিকের জানালা থেকে হাত কয়েক দূরে পাশের বাড়ীর জানলায় ফুলের মত স্থুন্দর একটা বছর ছয়ের ছেলে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাক্ছে—"এই, এই"। জামি চোথ তুলে তাকাতেই এক দৌড়ে পালিয়ে গেল। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠ্লাম—তঃ! ভগবান কি সদয় আমার উপর। শুধু স্থুন্দর ঘর নয় সঙ্গে স্থুন্দর ছোট একটা ছেলে আমারই পাশের বাড়ীতে। চীৎকার করে উঠ্লাম—"মেন্টু, মিন্টু"

•মিণ্ট ছুটে এল—বল্লে, "কি বল্ছ দাদা ?"—

বল্লাম—"আরে এই বাড়ীটাতে একটা স্থলর ছোট্ট ছেলে আছেরে—আমাকে একণি ডাক্ছিল।"

মিণ্ট্ বল্লে, ছেলে আৰ্ছে ডা কি হয়েছে ?"

আমি উৎসাহিত হয়ে বল্লাম—"ওর সঙ্গে আলাপ কর্ত্তে হ'বে।"

মিন্টু আমার কথায় বাধা দিয়ে বল্লে, "আলাপ কর্তে হয় তুমি করগে, আমার ভা'তে কি ?'—বলে মিন্টু যেন একটু বেশ বিরক্ত ভাবেই চলে গেল। ও তার যে ওকেই কেবল আমি ভালবাসব, আদর করা, জিনিব বিনে দেব—আর কাকেও ভালবাসা, আদর করা, কিছু দেওয়া ও সন্থা করে পারে না। আমি মহা আনন্দে বাড়ীর ভিতর ছুটলাম। সকলকে এ ব্রংবাদ দিতে



লাগলাম। দেখি মেজ্বদা তোয়ালে কাঁধে করে বাথরুমের দিকে যাচ্ছে, তাকে চেপে ধরে বলাম—মেজ্বদাপাশের বাড়ীতে একটা লাভলি বয়'—মেজ্বদা একট হেসে বল্লে, "দেন এ কিংডম্ ফর ইউ, এঁচা, স্রেফ একটা রাজ্ব পেলি।"

ছোড়দি দেখি পান সাজহৈ ভাড়ার ঘরে—ছোড়দিকে বল্লাম, "ছোড়দি পুতুলের মত একটা ছেলে পাশের বাড়ীতে কি স্থলর দেখতে, চুলগুলো কোঁকড়া কোঁকড়া, ধপ্ ধপ্ কর্ছে রং—মুখখানা ছাই মিতে মাখা—" ছোড়দি মুখটা একট ভাব কর্লে; ওর ছেলেটা দেখতে ভার্মানক খারাপ যে, ও কারে। ছেলেকে ভাল বলা বা ভালবাসা সহা কর্ত্তে পারে না। কিন্তু ওর ছেলেটাকেও ও আমি যথেই সাদর করি—তবে কেনরে বাপু ং—

চীৎকার করে ডাকলাম—"মা, ও মা।"

মাত খন সমস্ত জিনিষপত্র গোছাচ্ছেন—কুতন বাড়ীতে এসে প্রথমটা গুছিয়ে নিয়ে বসা সভিত্রি বড় হাঙ্গাম। মা দেখি মহা ব্যস্ত-জিনিষপত্রের মধ্যে থেকে মাথা তুলে বল্লেন, "কি, চেঁচাছিস্ কেন গু"

বল্লাম, "মা, পাশের বাড়ীতে স্থলর ছোট্ট একটা ছেলে—"

মা একেবারে ক্ষেপে উঠলেন—বল্লেন, "এই জন্মে এত চেঁচান ? তা, নিয়ে এস সেই মৃত্তিমানকে মাথায় করে নাচি; মালাতন, ও-বাড়ীতে ছটোয় পাগল করে দিত আবার এ-বাড়ী এসেও একটা জুটেছে ঠিক ?"

কেউ দেখি বিশেষ খুসী হোলো না—কেন যে হয় না বৃঝি না। ছোট ছেলে মেয়েরা ছয়ত একটু ছষ্টু মিঁ করে, হয়ত একটু জিনিষপত্র নষ্ট করে; কিন্তু তা'তে কি হয়; যখন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, গলা জড়িয়ে ঝোলে, কোথাও থেকে এলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে; কি জানিন্দ যে হয় তখন তা এরা কেউ বোঝে না।

ঠাকুমা খালি বল্লেন, ছেলেট। ছোট ছেলেপিলে পেলে পাগল হয়ে যায়।—

সেইদিনই আলাপ কল্লাম—ছেলেটার সঙ্গে নয় ছেলেটার বাবার সঙ্গে। শুনলাম ছেলেটা তাঁদের বড় আদরের। চার মেয়ের পর ঐ ছেলেটা—কত মানসিক করে তবে নাকি ছকে ওঁরা পেয়েছেন—ও ওঁদের চোথের মনি, বুকের ধন।

ভক্তলোককে বল্লাম "সুরেশবাবু আমার সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেবেন। আমি ছোট ছেলে মেয়ে বজ্জ ভালবাসি"

স্থারেশ বাবু একটু হেদে বল্লেন—"বেশভ' তবে ও যা ত্রন্ত !" ফেচের স্থুর তাঁর কঠে



অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

আমি বল্লাম "ত্রস্তই ভ ভাল; ছেলেপিলে তৃষ্টুমি কর্বেন। ত কি আপনি আমি তৃষ্টুমি কর্বব ? ছেলেপিলে একটু ছষ্টু না হ'লে আমার ভাল লাগে না। মনে হয় যেন প্রাণ নেই, মাটীর পুতৃল !"

ভদলোক খুসী হয়ে বল্লেন 'ভা সভ্যি !—বেশ, ভবে আমার আলাপ করিয়ে দেওয়ারও **पत्रकात रात ना-- ७ निर्छट जालाभ करंत तन्ति।**"

হোলোও ঠিক তাই—জানালায় জানালায় আলাপ আরম্ভ হোলো। পরের দিন সকালে দেখি সেই ছেলেটী জানালায় দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে—"এই এই—ই—"

আমি মুখ তুলে তাকালাম, আজ আর সে পালাল না। আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে "তুই কেঃ" কি মিষ্টিই লাগল—"তুই।" ছোট ছেলে বলেই না এত আপনার মত করে ডাকতে পারল। ঐ ত ওর বাবা স্থরেশ বাবু আমার চেয়ে প্রায় পঁচিশ বংসরের বড় কিন্তু তবুও ত আমাকে 'আপনি' বলে কথা বল্লেন। খালি ভদ্রতার মুখোস। ছোট ছেলেরা ওসব ভদ্রতার ধার ধারে না—ওদের সব আন্তরিক। ও যেমন নিজের খেলার সাথীদের তুই 'বলে' ডাকল তেমনি।

খুব ভাল লাগল—আমি বল্লাম, "আমি তোমার বন্ধু—"

ও এবার মুখ ভেংচে বল্ল-"বন্ধু না 'কচু'-"

আমার এবার আরও মজা লাগল-- 'কচু' বা বেশ ! বল্লাম "বেশ ভোমার আমি আজ থেকে 'কচুই' হলাম—"

কলেজের বেলা হয়ে গিয়েছিল—ভাড়াভাড়ি কলেজ চলে গেলাম। কলেজে কাণের মধ্যে কেবল বাজতে লাগল 'বন্ধু না কচু'

दिकारन वाफ़ी फिरत अरनककन अलका कल्लाम कानानात ধারে—কিন্তু দেখা পেলাম না ভার—ভাল লাগল না মোটেই। কাল সকাল পর্যান্ত অপেকা কর্ত্তে হবে ভেবে কন্ত হ'ল মনে মনে। একবার ভাবলাম ডাকি—"বদ্ধু"—না না 'কচু', কিন্তু ওদের বাডীর লোকে কি ভাববে ভেবে আর ডাকলাম না।

৽৽৽৽পরদিন সকালে নীচে চা খেতে গিয়েছি—খানিক পরে দেখি মিণ্টুটা চেঁচাতে **টেচাতে এনে হাজির—"ছোড়দা তোমার ঘর কি হয়েছে দেখবে চল!"** 

সকলেই জানত আমি অত্যন্ত গোছালো পরিস্কার লোক। কোনও জিনিষ এদিক থেকে ওদিক হ'লে আমার খারাপ লাগে, ঘরের কোথাও একটু ময়লা পড়ে থাকুলে আমার महा अविक मत्न इस।



व्यक्तायन, ১৩৪৪

মিন্টুর কথা তনে আমি চমকে উঠ্লাম বল্লাম "কি হয়েছে রে" মিন্টু একটু মৃচকে হেলে বল্লে "চল না দেখবে।"

তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখি আমার ঘরটায় নরক কাণ্ড হয়েছে। সমস্ত ঘরে পেয়ারার খোস। আর ছিব্ড়েতে বোঝাই—খাট বিছানা বই-এর টেবিল চেয়ার সব ভরে গেছে। দেখেই আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল—চীংকার করে উঠলাম "কে করেছে এসব ?"

হি: হি: "আমি করেছি"—তাকিয়ে দেখি ওদিকে জানালায় দাড়িয়ে ওদের বাড়ীর সেই খোকন—তার হাতে তখনও একটা পেয়ারা।

আমার পিছু পিছু এসেছিল অনেকে--সবাই হেসে উঠল। ছোড়দি বল্লে "কেমন লাগছে এখন ?" আমি তখন একেবারে নরম হয়ে গেছি—বল্লাম, "তাতে কি হয়েছে, ছেলেমানুষে করেছে তা কি হয়েছে ?"

ছোড়দি বল্লে বেশ একটু বিরক্ত হয়েই—"বেশত, কিছু হয়নি, কিন্তু অন্ম কেউ পরিস্কার করে দেবে না—নিজেই পরিস্কার কোরো।"—

সত্যিই সেদিন ঘর নিজে পরিকার কল্লাম —আজ পর্যান্ত যা করিনি। কিন্তু খারাপ লাগল না কিছুই—ছেলেমান্ত্র যদি একদিন করেই থাকে ঘর ময়লা—কিন্তু একদিনের উপর দিয়েই গেল না। ছ'দিন পরে দেখি ঘরটা ধুলো-কাদায় ভর্ত্তি। গু-বাড়ীর খোকা ফেলেছেন বুঝলাম—কাকেও কিছু না ব'লে সেদিনও পরিকার করে ফেল্লাম; কিন্তু আজ বেশ একট্ট বিরক্ত বোধ কল্লাম। এর পর আবার একদিন কলেজ ৫০,ক এসে যা দেখলাম তাতে আমার মাথা ঘূরে গেল। সেদিন আর পেয়ারার ছিবড়ে বা ধূলো কাদা নয় বড় বড় ইট ঘরের চারিদিকে ছড়ান—একটা ইট টেবিলের উপরকার দোয়াটায় লেগে দোয়াতটি গেছে উল্টেক্টিলিকে টেবিলক্লথটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—ছ'একখান বইএতে বেশ কালীর দাগ লেগেছে। পা থেকে মাথা পর্যান্ত রাগে খলে উঠ্ল। জানালার কাছে ছেলেটা আস্তেই বেশ বিরক্তভাবেই জিজ্ঞাসা কল্লাম—"টিল ছুঁড়েছ কেন গ"

সে বেশ অমানবদনে সব কটা দাঁত বার করে বল্লে, "বেশ করেছি, আবার করন—"
বৃশ্বলাম এ ছেলে সাধারণ ছেলে নয়—ও বাড়ীর শিবরাত্রির সল্তে, আত্রের চরম।
এ-ছেলে ওধু ছরস্ত নয়, এ-ছেলে ভীষণ।

জানালায় মোটা দেখে পর্দ্ধা টাঙিয়ে দিলাম—ফলে ইট-পাটকেল, ধুলো-বালি পড়া বন্ধ হোলো কিন্তু বিপদ হোলো আর এক দিক দিয়ে। আমার কলেজ বন্ধ হোলো টেপ্টের পর। আনে সকালে ৯টায় কলেজে চলে যেতাম, ফিরতাম বৈকালে বা সন্ধ্যায়। কাজেই ও-বাড়ীর



খোকনের সাক্ষাং পরিচয় বিশেষ পাইনি কারণ সন্ধ্যাবেলা সে ঘুমিয়ে থাক্ত আর সকালবেলা কতটুকু সময়ই বা! কিন্তু এখন সমস্ত দিনের যা পরিচয় পেতে লাগলাম তা'তে বুঝলাম এইসব ছেলে বড় হ'লেই বোদ্বেটে হয়।

আমার পরীক্ষা সম্মুখে—অঙ্ক অনার্স । পাগল হয়ে গৈছি পরীক্ষার চিস্তায়। দিনরাত আমার তখন অঙ্ক করা দরকার নৈলে ভাল ফল হওয়া সম্ভব নয়; ফাষ্ট ক্লাশ অনার্স না হোলে লজ্জার আর সীমা থাকবে ন। যে । থাতাপত্র গুছিয়ে নিয়ে অঙ্ক কষব বলে বস্লাম; কিন্তু কার সাধ্যি যে একটা অঙ্ক কষে! কি চীৎকার সারাদিন—কি হৈছে রৈরে ঐ একটা ছেলেতে কর্চ্ছে! কেউ কিছু বলে না বা বল্তে পারে না। ওর দিদিরা কেউ কখনও যদি তা'র অত্যাচারে অস্থির হয়ে কিছু প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে হয়ত ওর বাবা তাড়া দিয়ে ওঠেন—বলেন, "হয়েছে কি? আহা গলে গেলেন, ঐটুকু ছেলে একটু চুল ধরে টেনেছে কি একটু গায় হাত দিয়েছেত' মরে গেলেন—স্থাকামি যত সব!"—মা হয়ত খেঁকিয়ে ওঠেন—"ও মেয়ের হিংলে ওর ওপর; একটু কিছু হলেই বাড়ী মাথায় করে।" বুড়ী ঠাকুমা বলেন—তা একটু সহ্য কর্ত্তে হ'বে বৈকি দিদি; তোরা হ'লি চার চারটে মেয়ে—আর ও-ত ঐ একটী সাত রাজ্ঞার ধন এক মাণিক—"

কাজেই ব্ঝলাম ও মাণিকের দৌরাত্মা, শয়তানি সমানেই চল্বে এমনি—কি যে কর্ববদে বলে তাই ভাবছি সেদিন। বাড়ীতে কা'কেও বল্লে ত আর রক্ষে থাকবে না—ঠাট্টা করে করে আমাকে পাগল করে তুল্বে। বলে বলে ভাবছি এমন সময় শুনি পাশের বাড়ীর ছোট একটা মেয়ের করুণ আর্ডনাদ "ওঃ বাবারে, মরে গেলাম গো—ওরে বাবারে, ওরে বাবারে—"

বুঝলাম—সাত রাজার ধন মাণিক খোকনমনি তার হতভাগ্য কোন দিদির উপর বিশেষ রুক্ম একটা কিছু অত্যাচার কর্চ্ছেন—দিদি বেচার। যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ কর্চ্ছে।

ছ'মিনিট আর্দ্রনাদ চল্ল। মেয়েটার ছঃথে আমার চোখে জল এল—কারণ আমি
নিশ্চিত জানি যতকণ ঐ মাণিক নিজের ইচ্ছায় তাঁর অত্যাচার না থামাবেন ততকণ মেয়েটাকে
যন্ত্রণা ভোগ কর্ত্তে হ'বে; বাড়ীর কেউ এসে ওর ও অত্যাচারে বাধা দেবে না এমন কি ও
নিজেও যে বাধা দেবে তা'রও উপায় নেই—একটু বাধা দিলেই ওর উপর দিয়ে শান্তির ঝড়
বয়ে যাবে। কিন্তু ওকি হঠাৎ আর্ত্রনাদ গেল থেমে আর তার পরেই যেন মনে হোলো কার
পিঠে মাখায় বেশ হ'চার ঘা পড়ল জোরে; সঙ্গে সঙ্গে বিকট চীৎকার। বুঝলাম যে খোকনের
দিদি আর সহা কর্তে না পেরে আজ দিয়েছে হ'ঘা বসিয়ে। মানুষের সহাের ত' একটা সীমা
আছে—কত অত্যাচার আর সে সহা কর্বে। খোকদের জীবনেও বােধ হয় এই প্রথম প্রহার।



पदाशास ১७88

অক্ত সময় হ'লে ঐটুকু ছেলেকে মাল্লে আমি হয়ত কেপে যেতাম—উঃ ছোট ছেলেকে মারা যে আমি মোটেই সহা কর্ত্তে পারি না। কত একটুতে ওদের কত লাগে—ননীর গা ওদের। ওরা কি-ই-বা জানে। কিন্তু আশ্চর্য্য, ঐ খোকনটাকে পেটানর জন্ম আজ দেখলাম আমার বেশ আনন্দই হোলো—মনে হোলে। আরও ত্-ঘা দিল না কেন ওকে। কিন্তু মেয়েটীর অদৃষ্টে আৰু যা ঘট্ৰে তাই ভেবে আমি আকুল হ'য়ে উঠলাম। হ'লেই বা খোকনের দিদি তবুও সেও ত ছোট মেয়ে। যা ভাবলাম তাই হোলো—খোকনের গায় হাত!! তার মা এসে মেয়েটার চুলের ষ্ঠি ধরে দিলেন ভীষণ প্রহার—বাবা এসে কাণ ছটো টেনে টেনে বোধ হয় ছিঁড়েই ফেল্লেন। বড়দি, মেজদি, সেজদি সকলে একবার করে তার উপর প্রহার চালালেন। সত্যিইত, সাত রাজার ধন এক মাণিক—তার গায়ে হাত !! ঠাকুমা এসে বল্লেন, ওকে আজ খেতে দিওনা, ঘল্লে বন্ধ করে রাখ।...এদিকে সেই মাণিকের কালা থামে না কিছুতেই; কত আদর, কত খাবার, কত খেলেনা—কিছুতেই কিছু না সমানে সেই কানা—"ছোড়দি আমাকে মার্ল কেন ?"—সবাই বোঝাচ্ছে যে ছোড়দির তার জন্ম খুব শাস্তি হয়েছে—মার হয়েছে, খেতে দেওয়া হয়নি--ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে তবুও তা'র কালা থামেনা।... বিব্লুক হয়ে উঠ্লাম, আমার অঙ্ক ক্যা মাথায় উঠে গেল। এই ব্যাপার যখন ঘটল তখন সকাল আটটা—সেই আটটা থেকে খোকনের কাল্লা সুরু হোলো—সার বেলা দশটাতেও থামল না। সমানে সেই এক কথা বলে কালা বা চীংকার—"ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?"—প্রতি মুহূর্তেই ভাবি এবার থাম্বে কিন্তু পরের মুহূর্তেই দেখি আবার চল্ল।...ভাবলাম স্থান করে **(चरा मात्रि उउकरा धामरव—उथन वमव कालकुलारमत अह निरा । स्नान करत रधरा एनरा** উপরে গিয়ে দেখি তথনও সমানে চল্ছে—"ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?"—আর তার সঙ্গে বাড়ীশুদ্ধ লোকও সমানে তাকে বৃঝিয়ে চলেছে। ঘণ্টাখানেক পরে বাড়ীর লোকেরাও ক্লাস্ত হয়ে পড়ল—স্বাই সাত্তরাক্ষার ধন মাণিককে একা ফেলে রেখেই চলে গেল—মাণিক স্মানে চীংকার করে যেতে লাগল, "ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?" "ছোড়দি আমাকে মারলে কেন ?" আমি হতাশ হ'য়ে অঙ্কের বই এবং খাতা বন্ধ করে বিছানায় সটাং চোখ বুলে শুয়ে পুড়লাম। হঠাৎ আমার একটা খেয়াল হোলো—'আচ্ছা গুণে যাই কতবার বলে "ছোডদি আমাকে মারলে কেন ?"—একটা রেকর্ড রাখলে কি রকম হয় ! শুয়ে শুয়ে গুণুতে আরম্ভ ক্সাম—অবশ্র আগের ধানিক বাদ দিয়ে। "ছোড়দি আমাকে মাল্লে কেন ?"—এক, ্রেছাড়ুদি আমাকে মাল্লে কেন ?"—ছই তিরিশ সাতাশী তিরিশ ভিনশ ষাট সাতশ নক্তই সাতশ



#### वाफ़ी वनत्वत्र कत्रम काहिनी जीववीन नान वाह

অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

মাথার মধ্যে কি রকম কর্ত্তে লাগল—চোথে যেন সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। কোন দেশে শুনেছিলাম মহাগুরুতর অপরাধ কল্লে শাস্তি দিত হাত প। বেঁধে একজায়গাঁয় দাঁড় করিয়ে কোনও একটা শব্দ তার কাণের কাছে এক নাগাড়ে করে যেত—শেষকালে সে লোকটা পাগলের মত চীৎকার কর্ত্তে আরম্ভ কর্ত্ত

আমাকে মেরে কেল, আমাকে মেরে কেল তাজ সে শান্তির গুরুত্ব বেশ বুঝতে পাল্লাম। আমিও হয়ত আর খানিককণ এ ঘরে গুয়ে ঐ কান্না শুনলে পাগল হয়ে যাব। কিন্তু কি করি—এমন একটা রেকর্ডও যে থাকে না! ডাক্লাম মিন্টুকে—বল্লাম, মিন্টু গুণে বা ঐ কান্না, ভাল একটা কাউন্টেন কিনে দেব—পুরানোটা আর ভোকে ব্যবহার কর্ত্তে হবে না।

মিণ্ট্র কাউণ্টেনের লোভে গুন্তে আরম্ভ কর্ল আমার গোণার পর থেকে। **সাতশ** একানবাই, সাতশ বিরানবাই .....



তার সামনে একটা প্রকাণ্ড কাগন্ত পডে'---

আমি বার হয়ে গেলাম—একটু মাঠের দিকে। ঘুরে ফিরে ঘণ্টা চারেক পরে বাড়ী ফিরে দেখি তেনে বাড়া মিণ্টু! আমার বিছানার উপর ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—ঘামে সমস্ত শরীর ভেসে যাচেছ; তার সামনে একটা প্রকাণ্ড কাগদ্ধ পড়ে তা'তে পর পর বহু সংখ্যা ছ'হালার তের পর্যান্ত লেখা রয়েছে—বুঝলাম ওর শুধু শ্বৃতিশক্তিতে কুলায়নি তাই কাগদ্ধ



অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

কলমের সাহায্য নিয়েছে ; তা'তেও পারে নি, ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে—কালা কিন্ত তখনও চলেছে।

যাইহোক, মানুষ ত—দম ফুরোবেই এক সময়—ফুরালোও দম; কাজেই সন্ধ্যার পর সে থামল কিন্তু আবার এক মুদ্দিল বাধুল এমন একটা জিনিষ নিয়ে যার দম তাড়াতাড়ি ফুরোয় বটে কিন্তু তাকে দম দিতেও বেশীকণ লাগে না। সেটা হচ্ছে প্রামোফোন। খোকনের কান্না থামবার জন্ম তার বাবা এনে দিলেন একটা কলের গান। মৃত্যু হোলো আমার—সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যান্ত চল্ল সেই কলের গান, খোকনের আন্দার,—থামবার উপায় নেই—কথনও তার দিদিরা গান দিছে কখনও তা'র মা দিছেন কখনও বা চাকরেও দিছে। তাই কি নানা রকমের গান! তা নয়, একটা মাত্র গান "চাঁদের আলো ছড়িয়ে গেলো সারা আকাশময়"—তার বিশেষ ভাল লেগে গেলো কেন জানি না—সেইটা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যান্ত চল্তে লাগল। সকালে উঠে শুনি "চাঁদের আলো—" তুপুরে খেয়ে এসে শুনি "চাঁদের আলো—" বৈকালে বেড়িয়ে এসে শুনি "চাঁদের আলো—।" "চাঁদের আলো" আমাকে শেষ পর্যান্ত ক্লেপিয়ে তুলল।

পাক্কা ভিনটা দিন "চাঁদের আলো—" শোনার পর বাধ্য হয়ে আমায় গৃহত্যাগ্
কর্চ্বে হ'ল। আমার একটা বন্ধুর বাড়ী আশ্রয় নিলাম—বাড়ীতে বল্লাম "হ'জনে এক সঙ্গে
পড়লে পড়ার স্থবিধা হবে।"—ভোরে উঠে চলে যেতাম আর রাত্রে ফির্ন্তাম, তথন ওদের খোকনমণি ঘুমিয়ে পড়তেন। এমনি ভাবে চলল কিছুদিন—হঠাং সেদিন সকালে উঠে পাশের
বাড়ীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। নিজের চোখকে বিশ্বাস কর্ত্তে পাল্লাম না।
চোথ হুটো ভাল করে মুছে নিয়ে আবার তাকালাম—হাঁ। ঠিক ভুল নয়।—আনলে নাচতে
ইচ্ছা কর্ল্লা। মনে হোলো চেঁচিয়ে গান করি। কিন্তু কি গান কর্বে—কোন গানই ত জানি না
"চাঁদের আলোঁ ছড়িয়ে গেলো ?" গেয়ে ফেললাম মনের আবেগে। বাড়ীর লোক পর্যান্ত্ত
সব অবাক হয়ে গেল। আমি শ্রীমান আদিতা রায়—যার গলা বাঁড়ের গলাকে হার মানায়
সেই গলায়—'চাঁদের আলো' গাইতে সুক্ত কল্লাম !! আমার উল্লাস, আমার সঙ্গীত, আমার
ছুটোছুটী দেখে বাড়ীর সকলে একটু যেন চিন্তিত হয়েই পড়ল। সকলে ভাবতে লাগল ছেলেটা
কি পাগল হ'য়ে গেল নাকি! ওরা কি বুঝবে—পাগল হয়ে যেতাম কিন্তু আজকে সে সন্তাবনা
কেটে গেল।—ওঃ কি আনন্দ! ভগবান আছেন ভাহলে! যদি কারে। একচল্লিশ দিন
টাইফয়েডে ভোগার পর শ্বর ছেড়ে থাকে সে বুঝতে পার্নের আজ্ব আমার কি আননদ; হাদি



অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

কাকেও কখনও কচ্ছপে কামড় দিয়ে বহু কষ্টের পর সে কামড় ছেড়ে থাকে তবে সে বুঝবে আৰু আমার কি আনন্দ।—ভাবলাম আৰু একটা কিছু কর্ত্তে হ'বে এই আনন্দের দিনে। বায়স্কোপ যাব ? না: মোটার ভাড়া করে ডায়মণ্ড হারবার পর্য্যস্ত বেডিয়ে আসব ? না: সকলকে নিয়ে এক সঙ্গে আমোদ কর্তে হবে।—ঠিক হয়েছে আজ সন্ধ্যাবেলা একটা ছোট-খাট ভোজ দেওয়া যাক। তক্ষণি বেরিয়ে পড়লাম: বন্ধ-বান্ধব ও কয়েকজন আত্মীয় স্বজনকৈ নিমন্ত্রণ করে এলাম-পাড়ার হ'চারজনকেও নিমন্ত্রণ কল্লাম, এমনকি স্থরেশবাবুকেও। সকলেই একটু বেশ অবাক হয়ে গেল। কুপণ কল্পুস বলে আমার একটা দুর্ণাম ছিল, সেই আমি আজ হঠাৎ কোথায় কিছু নেই সকলকে খাওয়াতে গেলাম—!! দিদিমার দেওয়া টাকাগুলি পোষ্ট অফিস থেকে তুলে এনে বাজার করে আনলাম—সন্ধ্যাবেলা বিরাট আয়োজন করে ফেল্লাম। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সকলেই বেশ তৃপ্ত হয়েই খেল—স্থুরেশ বাবু এসেছিলেন, তিনিও খেলেন। খাওয়া দাওয়ার পর সকলে যখন বিদায় নেবার জন্ম জড় হয়েছে তখন আমি স্থুরেশ বাবুকে, যেন মহা ছঃখিত আমি—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে বল্লাম "আপনারা এ পাড়া ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, কি যে খারাপ লাগছে তা কি বল্ব! বেশ ছিলেন—আপনাদের অভাব বহুদিন মনে কণ্ট দেবে, বিশেষতঃ খোকনের অভাব হয়ত সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।—মনে মনে ভাবলাম, এখন বাড়ী ছেড়ে ওঁরা গেলে বাঁচি—আর খোকনের অভাব ? মা কালীকে পুজো দেব, সত্যনারায়ণের সিন্ধি দেব—কিন্তু আমার ভাবনায় বাধা দিয়ে সুরেশবাবু যেন একট্ট অবার্ক হয়েই বল্লেন—"আমরা উঠে যাব আপনাকে কে বল্ল—কৈ আমরা ত কোথাও যাব না ।"

আমার মাথাটা কি রকম গুলিয়ে গেল—মুখে চেষ্টা করে একট কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লাম—তবে, তবে আজ সকালে দেখলাম যে আপনাদের বারান্দায় "টু লেট—বাড়ী ভাড়া" টাঙ্গান রয়েছে !!

সুরেশবাবু হো হো ক'রে হেসে উঠ্লেন—বল্লেন, ও এটে দেখে ভেবেছেন আমরা উঠে যাব ? না, না ওটা আমাদের বাড়ীর জন্ম "টু-লেট" নয় ওটা আমাদের এ পিছনের বাড়াটার জন্ম। রাস্তা থেকে ও-বাড়ী ত দেখা যায় না তাই আমাদের বাড়ীতেই বাড়ীওয়ালা টাঙ্গিরে রেখেছে, যাতে রাস্তা থেকে দেখা যায়। কেউ খোক কল্লে তখন আমরা দেখিয়ে দেব এ বাড়ীটা। আপনি হুঃখিত হবেন না, আপনাদের আদরের খোকন আপনাদের কাছেই থাকবে, নিশ্চিস্ত হ'ন—।



আর নিশ্চিন্ত হ'ন-তথন আমার সামনে পৃথিবী টলছে। সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কোনও রকম করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পডলাম উঃ কি অক্যায়, ভাডা দেবে একটা বাড়ী, আর একটা বাড়ীতে 'টু-লেট' টাঙ্গান ? চীটিং চার্জ—মানুষ—ঠকানর দায়ে এদের **ভেলে দে**ওয়া উচিত ''''



সেদিন দেখি "টু লেট"এর তলায়………

সেই রাত্রে আমার শ্বর এল। এবার সকলকে আমার ছঃখের কথা খুলে বল্লাম। আমার এই চরম অবস্থা দেখে আর কেউ ঠাট্টা কল্ল না-্সে বাডী আমাদের ছাড়তে হোলো শেষ পর্যান্ত।

তু'বংসর হরিশ আমরা মুখার্জির রোডে আর বাড়ীতে উঠে এসেছি, ও-বাডীটার মত না হ'লেও এ-বাডীটা মন্দ নয়. তবে একটা সৌভাগ্য যে পাশা-পাশি কোথাও খোকন নেই…

টাউনসেও রোড দিয়ে মাঝে মাঝে যাই. রোজই দেখি আমরা যে বাড়ীটা ছেড়ে এসেছি সেটাতে "টু-লেট" টাঙ্গান, সমানে ত্বংসর ধরে থালি পড়ে আছে, ভাড়া र कि ना।

সেদিন দেখি "টু-লেট"এর তলায় আর একটি লাইন যোগ করা হয়েছে "পাশের বাড়ীর সে খোকনের। উঠিয়া গিয়াছে"—বুঝলাম এইবার ও বাড়ীটা ভাড়া হ'বে কিন্ত যে পাড়ায় খোকনের। গৈছেন সে পাড়ায় আলপালের হ'চারটে বাড়ী আবার বেশ কিছুদিনের জ্ঞা খালি হ'য়ে याद्य ।



# প্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

## চতুৰ্দেশ অধ্যায়

### वल् वावा-विश्वनाथ !

মিঃ চ্যাটাজ্জি যথন প্রশাস্তদের বাড়ী আসিলেন, তথন সে-বাড়ীর সকলে প্রশাস্তকে ঘিরিয়া বিসিয়াছিলেন। প্রশাস্ত মিঃ চ্যাটাজ্জিকে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং কহিল—আমিই আপনার সর্বনাশ করেছি, চিছ্ মিছকে আমি নিজ হাতে সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দিয়েছি। কেন দিয়েছি দে সৰ কথা আমার কিছু মনে নেই!

মি: চ্যাটাৰ্জ্জি এতটুকু বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীরভাবে সব কথা শুনিয়া কহিলেন,—তোমাকে বাড়ীতে কে পৌছে দিল।

প্রশান্তের বাবা বলিলেন—আমি যদি চিচ্চ মিহুকে না আন্তুম, তা হলে কথ্থনও হয়ত এমনটা ঘটত না। মি: চ্যাটার্জ্জি সামান্তমাত্রও বিচলিত হইলেন না, বা কোনরূপ উত্তেজনার ভাব না দেখাইয়া প্রশান্তের বাবাকে বলিলেন—দেখুন যা হয়ে গেছে, সে ইতিহাসের পেছনে দৌড়ে কোন লাভ নেই। এখন কি করে ছেলে মেয়ে হ'টোকে ফিরিয়ে পেতে পারি, তারি ব্যবস্থা করতে হবে।—আমি হুধু ভাব ছি হ্বনন্দাকে আর বাঁচাতে পারব না। তারপর প্রশান্তের দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন—তুমি কিছু হুংথ করো না প্রশান্ত। ত্মি ত' আর ইচ্ছা করে চিহ্ন মিহুকে ছেড়ে দাওনি। তবে ভূল করলে সেখানে, সন্মাসীর কথায় যদি তোমরা বাল্ত না হয়ে কোন লোককে আমার বাড়ী পাঠিয়ে সংবাদ নিয়ে পরে রওনা হতে, তোমার বাবাকে জানিয়ে সন্মাসীকে বাড়ী নিয়ে আসতে, তা হলে।—তারপর ক্রুট্ চুপ্ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—তোমাদেরই বা কি বল্ব বল! অতি বড় বৃদ্ধিমান্ মাহুষেরই মতিত্রম হয়।—আমি আর দেরী করতে পারি না। প্রশান্ত তুমি কয়েকটা দিন বাড়ীতে থেক।—

সে সময়ে লালবাজার থানায় একজন বিখ্যাত বাজালী ভিটেক্টিভ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় হ্রেসিক, সাহিত্যিক, বিজ্ঞা, বুজিমান এবং অতি চতুর ব্যক্তি ছিলেন।



ভিনি বিলাতে যাইয়া গোয়েক্সাগিরি সহছে বিশেষজ্ঞ হইবার জন্ম হট্নাাও ইয়ার্ডেও কিছুদিন শিক্ষানবিশী ছিলেন, সকলের উপর তাঁর ছিল অন্তুত ৰূপ সজ্জার ক্ষমতা। নিজের আকৃতি, প্রকৃতি ও স্বর পরিবর্ত্তণ ক্রিডে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সকলের উপর ছিল তাঁহার দেহের শক্তি ও মনের বল। মি: চ্যাটার্জিড ও মি: মুখার্জিজ এক সঙ্গে পড়া-শুনা ক্রিয়াছেন।

চ্যাটাৰ্জ্জির বন্ধ প্রিয়নাথের কথা মনে পড়িতেই তিনি প্রশান্তদের বাড়ী হইতে বরাবর থানায় আসিলেন। গেটে যে তুইজন সার্জেন্ট পাহারা দিতেছিল, তাহারা মি: চ্যাটার্জ্জিকে দেখিয়া আর কোন বাধা দিল না। তিনি বরাবর মি: মুখার্জ্জির বসিবার ঘরে প্রবেশ করিলেন। কার্ড পাইয়া একটু বিম্মিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চ্যাটার্জ্জিকে দেখিয়া কহিলেন—কি হে তুমি এত রাতে যে ? কোথাও নেমতন্ধ-টেমতন্ন ছিল নাকি ?

— যি: চ্যাটার্জি কহিলেন—না।

ভবে ?

তবে শোন! একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া হতাশভাবে সব কথা বলিলেন। তারপর প্রিয়নাথবাবুর হাত তৃটি অভাইয়া ধরিয়া কহিলেন,—প্রিয়নাথ, আমার চিহ্ন মিহুকে তৃমি ছাড়া কেউ ফিরিয়ে আন্তে পারবেনা। যত টাকা লাগে, আমি দিব। তুমি আজ রাত্রেই অফুসদ্ধানের ব্যবস্থা করো।

মুখুয়ো মহাশায় হাসিয়া কহিলেন—এবার তোমার আসামের Tripটা কেমন হল ?

মিঃ চ্যাটাৰ্জ্জি কোনও কথা বলিলেন না।

প্রিয়নাথবাব্ বলিতে লাগিলেন---আমি একবার ডিব্রুগড় বেড়াতে গিয়েছিলাম। ষ্টামারের ঘাট বড় মনোরম। ব্রহ্মপুত্রের নির্মাল স্বচ্ছ জল, ছই দিকের পাহাড়-পর্বত, দেখলে চোথ জুড়িয়ে যায়। কথা বলিবার সঙ্গে প্রেক একটি বড় থাডা টানিয়া লইয়া আপনার মনে তিনি বইয়ের পাতাগুলি উণ্টাইতেছিলেন।

মিঃ চ্যাটাৰ্জ্জি বন্ধুর এইরূপ উদাসভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছিলেন। কিন্তু কোন কথা বলিতেও সাহসী হইতেছিলেন না।

হা, চ্যাটাৰ্জ্জি জাই শোন,—তোমার চা-বাগানটাতে ত' এবার খুব Profit পেয়েছ। বাঙ্গালীতে ব্যবসায় বাণিজ্যের দিকে যায় না, ভূমি একটা নৃতন দিকে মন দিয়েছ। উদ্যোগী পুরুষ কিনা।

বহির একটি পৃষ্ঠা মি: চ্যাটার্জির সম্বৃধে ধরিয়া কহিলেন,—তুমি এ লোকটাকে কখনও দেপেছ?
মি: চ্যাটার্জি বলিলেন—আমি দেখিনি, তবে প্রশাস্ত যেমন যেমন বর্ণনা দিয়েছিল—এ সন্মাসীকে সেই
ব্রক্ষই বেন অনেকটা মনে হচ্চে?

in the second

ভবে কি কোন আশা নেই!

মি: মূৰ্বে। গভীরভাবে কহিলেন—আশা বড় আছে বলে মনে নেই। তবে এ লোকটা যে নিশ্তিত,



এত টাকা লুটছো, তোমাকে তা বলা চলে না, তবে এ কথা ঠিক্যে সাধারণ জ্ঞান, তোমার একটুক্য ?

হঠাৎ মি: মৃথ্যে দাড়াইয়া উঠিলেন। এবং সাধারণ পাঞ্চাবি পরিয়া, গায়ের রেপারখানি জড়াইয়া লাঠিখানি হাতে ভদ্রবেশ সাজিয়া কহিলেন—ওহে চ্যাটার্জি, সঙ্গে, গাড়ী আছে ত'?

21

তবে চল। বাহিরে আসিয়া, তিনজন লোক বারান্দায় বসিয়াছিল, তাহাদিগকে কি ইঞ্চিত করিলেন, তাহারাও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

রাজ্বপথ মুথরিত করিয়া গাড়ী টালিগঞ্জের দিকে আসিল। তথন চারিদিক একেবারে নীরব। ঘন বনজকল পর্যান্ত নিঃঝুম হইয়া আছে।

মিঃ মুখোপাধ্যায় অন্ধকারে গাড়ীর মধ্যে বসিয়া কথন যে বেশ বদ্লাইয়া ফেলিলেন তাহা মিঃ চ্যাটাৰ্চ্জিও লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

সহসা একটা বিরাট বটগাছের নীচে গাড়ী থামিতেই, জয় বাবা বিশ্বনাথ ! শব্দে কে একজন সন্ন্যাসী গাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িল। —সঙ্গে তুইজন চেলা। মিঃ চ্যাটাৰ্জ্জি একেবারে চর্মকাইয়া উঠিলেন। তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই মিঃ মুখার্জ্জি বলিলেন—চূপ্—আমি। তুমি সাবধানে থাক। আমরা আস্ছি। তোমার গাড়োয়ান রইল—আর আমার পাহারাওয়ালা—হতুমান চৌবে রইল,—আমি ঘণ্টাথানেকের ভিতরেই ঘুরে এসে বল্তে পার্বো তোমার ছেলে মেয়ের থোঁজ মিলবে কিনা ?

ক্রমশঃ





এক যে ছিল ধোপার গাধা

গাইত সে গান রোজ বেজায়। গয়লা বলে, 'ধোপা দাদা

হাঁক ডাকে ওর প্রাণ যে যায়' ! ধোপা বলে, 'গয়লা ভায়া

হুগে তোমার জল বেবাক! প্রোণটি তবু শুক্ষ কেন

বোঝ না ওর রসাল ডাক বাড়ীর পাশে স্থরের স্বর্গ !

নয়ত বরাত মন্দ ঘোর ! বুঝতে যদি এক বিসর্গ

কোন্ গ্রুপদের ছন্দ ওর ! বয়স কত তু'কুড়ি এক

শক্ত করো কানের চাম্। হলে আশী, হলে লায়েক—

বৃষ্বে হে ওর গানের দাম ! জবাব শুনে গয়লা রোষে

কালিঘাটে যায় সটান, মানভ করে সেথায় কসে'

"ছে মা কালী, হে ভগবান ! ধোপার গাধার গানের ঠেলায়

প্রাণটা বৃঝি খাঁচা ছাড়ে, দিলেন ওটা মানভ করে

ধরে ভধু নাও মা ভারে।



পাঁঠায় ভোমার নাই অরুচি
রোজই কত হয় মা পথ্যি,
গাধাও তো মা সভ্য শুচি
হবে কি মা খুব আপত্তি ?



গাধার ডাকে রাত্রি-ভোরে

গয়লা যখন মেল্লো চোখ

ছ্যাখে যে তার গরু মরে

গেছে স্টান স্বৰ্গলোক!

ত্রিশ-সেরী হায় গরু যে তার

ছধ দিত সে বারো সের

আঠারো সের জল মেশাবার

পরেও কেউ পেতনা টের!

গয়লা বলে, "হে কালী মা

বিশ্ব-জোড়া চোখ যে তোর,

গাধা ছেড়ে করলি শেষে

গরুর ওপর নেক-নজর।

গাধা গরু চিনিস্ না তুই !

তাজ্জব যে, বলুব কি এর ?

গালাগালে এক বটে ছই

তবু ছ'য়ে তফাৎ যে ঢের !"



# স্বাসী দয়ানন্দ সরস্বতী

### গ্রীধীরেক্রলাল ধর

সে গত শতাব্দীর কথা।—

শুর্জবের কাঠিয়াওয়াড়ের কাছে ছোট এক গ্রামে সেদিন শিবরাত্রির উৎসব, মন্দিরে-মন্দিরে শিবপূজার ধুম, রাত্রি জাগরণের উৎসাহ। একটা রাত্রির জন্ম সমগ্র গ্রামখানি চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

চৌদ্দ বছরের ছেলে মূলশঙ্করকেও তাঁর বাবা নিয়ে এসেছেন মন্দিরে। পিতার আদেশে বেচারাকে সারাদিন উপোস করে থাক্তে হ'য়েছে, এখন পিতার সঙ্গে রাত জেগে চার প্রহরে চারবার পূজা করে ব্রত উদ্যাপন করতে হবে।

পিতা-পুজ মন্দিরের চন্ধরে বসে রাভ জাগছেন, প্রহরে প্রহরে শিবপূজা করছেন। বিমিয়ে বিমিয়ে এক একটা প্রহর অভিবাহিত হচ্ছে।

প্রথম প্রহরের পর দিতীয় প্রহরের পূজার শেষ হোল। উপবাসক্লিষ্ট নরনারী চোখ থেকে খুম আর যেন ছাড়তে চায় না। মূলশঙ্কর কিন্তু সজাগ হয়ে বসে আছে, ভাকিয়ে আছে সামনের শিবলিঙ্কের পানে।

চারিদিক নীরব নিথর। সহসা কৃট্ কৃট্ করে একটা মৃত্ শব্দ এসে লাগ্লো বালকের কানে। দীপের মৃত্ আব্ছা আলোয় ধারালো চোখে তাকিয়ে বালক দেখলে একটা ছোট ইছর শিবের উপর উঠে কুট্ কৃট্ করে চলে যাছে, শিবলিঙ্গ অপবিত্র করছে। আজকের মত দিনে একটা নেংটি ইছরের এতো সাহস। সর্বশক্তিমান শিবের তেজে পূজার চাল খাওয়ার প্রায়শ্চিত এখুনি ও হাতে হাতে পাবে—এখুনি ও ভশ্ম হয়ে

#### যারা আমাদের অর্ণীর

#### श्रीरवसनाम धन



মৃলশব্ধর প্রতি লহমার ইছরটার মৃত্যু প্রতীক্ষা করতে লাগলো। কিন্তু লহমার পর লহমা কেটে গেল—কই ? কিছুই তো হোল না। ইছরটা দিব্যি চাল খেয়ে চলে গেল। তবে কি এই শিবলিক্ষের মধ্যে সত্যিকারের দেবতা নেই ? এই সব পূজা ব্রভ তাহলে সব মিখ্যা! একটা অনাচারী ইছরকে শায়েস্তা করার ক্ষমতা যাঁর নেই তিনি ক্ষমতাশালী মান্তবের অত্যাচার অনাচার নিবারণ করে মঙ্গল বিধান করবেন কেমন করে? এমন দেবতাকে পূজা করে তো কোন লাভ নেই। অনর্থক উপবাস করে রাত জেগে শরীর খারাপ করি কেন! মূলশহ্বরে আর পূজা করা হোল না, পিতা ঢ়লছে দেখে তথুনি বাড়ী চলে এল, তারপর দিব্যি খেয়ে দেয়ে এক লম্বা ঘুম দিল।

প্রদিন সকালে পিতার কাছে সেজ্ফ তাকে বড় কম বকুনি খেতে হয়নি।

দেখতে দেখতে ছেলে বিশ বছরে এসে পৌছল। পয়সাওলা ঘরের ছেলে, আর কত দিন অবিবাহিত রাখা যায় ? বাপ মা বিয়ের যোগাড় করলেন। মূলশঙ্কর বল্লে— আমি বিয়ে করবো না !

পিতা ছিলেন অত্যস্ত এক রোখা, যুক্তি উর্কের কোন ধার তিনি ধারতেন না। পয়সা আছে, ছেলেকে খাবার ভাবনা ভাবতে হবে না, তথাপি বিয়ে করতে ছেলের অমত কেম ? বল্লেন—বিয়ে তোমায় করতেই হবে, আমি সব ঠিক করেছি।

ছেলে পিতাকে কোন মতেই নিরস্ত করতে পারলো না। পিতার যখন মত বদ্লালো না, তথন আর কোন উপায় না দেখে, বেচারা বাধ্য হয়ে এক দিন বাড়ী থেকে পালিয়ে গেল।

বয়সের সঙ্গে যাতই জ্ঞান বাড়ছিল ততই ধর্মের প্রতি মূলশহরের আকর্ষণও বেড়ে উঠেছিল। সতাই ভগবান আছেন কি না ? ধর্ম কি ? বেদ-বেদাস্তের মধ্যে দিয়ে সতাই ভগবানকে বোঝা যায় কি না ? যোগ ও প্রাণায়াম দিয়ে সতাই ভগবানকে নিজের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় কি না ?—এই সব নানান্ সমস্থা এঁর মূনে তোলাপাড়া হোত তারই সমাধান করার জন্ম ইনি বাড়ী ছাড়লেন, বাপ মা ছাড়লেন। তর্মণ ব্রহ্মচারী জ্ঞানের সন্ধানে ঘুরে বেড়ালেন কত সাধুর আশ্রমে, কত মোহাস্তের মঠে, কত জ্ঞানীর পর্ণকৃটীরে, কত যোগীর গাছ তলে।



পিতা ছিলেন বিত্তশালী, চারিদিক তিনি তোলপাড় করে তুললেন—ছেলে কোথায় গেল ? গুর্জ্জর ও কাঠিয়াওয়াড়ের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো মূলশঙ্করের হারিয়ে যাওয়ার সংবাদ।

কত দিন পরে সহসা এক দিন থবর পাওয়া গেল—সিদ্ধপুরের মেলায় তরুণ ব্রহ্মচারীকে দেখা গেছে।

পিতা ছুটলেন। সঙ্গে চললো লোকজন, জিনিষপত্তর, টাকাকড়ি—দরকারী সব কিছু।...
সিদ্ধপুরে মেলার ভীড়। সাধু, সন্ন্যাসী, দর্শক, ভিখারী, দোকানদার—এক বিরাট জনতা পিপীলিকার মত গিস্ গিস্ করছে। তারই কোন এক ফাঁকে পিতা-পুত্রে দেখা হয়ে গেল। পিতা তো রেগেই আগুণ, অনেক বকাবকি গালিগালাজ দিয়ে ছেলেকে তিনি ধরে নিয়ে এলেন নিজের বাড়ী। দরজায় দিন রাত পাহারা রাখলেন, ছেলে যেন আর পালাতে না পারে। ইতিমধ্যে কতকগুলি কাজকর্ম সেরে গ্রামে ফেরার জন্ম তিনি তৈরী হতে লাগলেন।

একদিন গেল---

ছ'দিন গেল---

তরুণ ব্রহ্মচারীর বন্দী মন চঞ্চল হয়ে উঠলো পিতার প্রসার আড়শ্বড়ের বাহিরে, রক্ষীর রুত্ত দৃষ্টির পিছনে ছুটে যাবার জন্ম, শ্রামল বনানী, ধুসর প্রান্তর উদাসী হাওয়া তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে লাগলো, বিনিত্র রাক্তি জেগে ব্রহ্মচারী মূলশঙ্কর ছট্ফট্ করতে লাগলো—মুক্তি চাই! স্বস্থি চাই!! শান্তি চাই!!!

ভৃতীয় রাত্রে সুযোগ মিললো। শেষ রাতে প্রহরীরা একটু তন্দ্রাচ্চন্ন হয়ে পড়েছে। মাছুবের শরীর তো, সারারাত আর জাগে কেমন করে, খানিককণ ঝিমিয়ে নিচ্ছে। সেই অবসরে মূলশঙ্কর পালিয়ে গেল। এদিকে এখুনি সকাল হবে ততক্কণে বেশী দূর যাওয়া মাবে না, পিতার লোকজনেরা এসে ধরে কেলবে।—তাই তিনি এক গাছে উঠে বসে রইলেন।

সকাল হ'তেই খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল, চারিদিকে লোকজন খুঁজতে বেরুলো, আনেক খোঁজখুঁজি করা হোল কিন্তু মূলশঙ্করকে পাওয়া গেল না। লোকে পথে-ঘাটে খুঁজলো কিন্তু সে যে মাধার উপর গাছে উঠে বসে আছে ভাতো কেউ জানলো না।

পিতা হতাশ হ'য়ে স্বগ্রামে ফিরে গেলেন।

#### यात्रा व्यासात्रतः चत्रशीव श्रीरतनाम धन



অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

দিন কতক এদিক সেদিক ঘুরতে ঘুরতে এক মারাঠি সন্ন্যাসীর সঙ্গে মূলশঙ্করের পরিচয় হোল, তাঁর নাম পূর্ণানন্দ সরস্বতী। তিনি মূলশঙ্করকে দীক্ষা দেন। দীক্ষার সময় ব্রহ্মচারীর নতুন নাম রাখাই রীতি। মূলশঙ্করেরও নব নামকরণ হোল---দয়ানন্দ সরস্বতী।

দয়ানন্দ স্বামী যে মত প্রচার করেন তা' আর্যাসমাজী মত নামে বিখ্যাত। যা তিনি সত্য বলে বুঝেছিলেন তাই সাধারণকে জানিয়ে ছিলেন, কিন্তু সেজ্বন্থ তাকে বড় কম লাঞ্ছনা আর কষ্ট সইতে হয়নি! তবু তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। সেই কথাই বলি--

এক সন্ধ্যায় মীরাটে বহু লোকজনের সামনে স্বামিজী ধর্ম উপদেশ দিচ্ছেন। বাষ্ট্র বছরের্ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর উপদেশ ধর্ম্মেচ্ছু নরনারী স্তব্ধ হয়ে শুনছে। স্বামিজী বলছেন—

- —ভগবান এক।
- অসংখ্য দেবদেবীর মুর্ত্তিপুক্তা করার কোন অর্থ নেই। সকলেরই ঈশ্বরকে পূজা করার অধিকার আছে।
- —বেদই হচ্ছে হিন্দুর একমাত্র ধর্মগ্রান্থ—পুরাণ ভাগবং বৈদিক যুগের লেখা নয়।...

স্নাতনীরা এস্ সইবে কেমন করে? ব্রাহ্মনদের এতদিনের বংশ পরম্পরা-লব্ধ প্রতিপত্তি, সমগ্র ভারতে সমস্ত হিন্দুজাতির তাদের চরণে মাথা নত করার অধিপত্য, হিন্দুর দেবদেবী পূজা করার, স্পর্শ করার স্পদ্ধা, দোষগুণের বিচার না করে একগোছা উপবীত দেখিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠত দাবী করার দম্ভ এইরকম এক একটী লোক এসে নষ্ট করে দেবে—তা হয় না। এ অস্থা! বন্ধ, কবির, রামানন্দ, চৈতন্ম, রামানুজ নানক বিবেকানন্দ—কাউকেই তারা সহ্য করেনি, আজও তারা সইবে না। এর একটা বিহিত তারা করবেই।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, জিজ্ঞাস্থদের স্বামিজী ধর্মতত্ব বোঝাচ্ছেন। হঠাৎ কোখা থেকে একটা বিষাক্ত সাপ কে ছুড়ে দিলে স্বামিজীর গায়ের উপর। শ্রোতার দল চমকে উঠলো, ভয়ে চিৎকার করে উঠলো, স্বামিজী কিন্তু এতটুকু বিচলিত হলেন না। সাপটী গায়ের উপর থেকে মাটীতে পড়ে ফণা তুলবে এমন সময় তার মাথাটী স্বামিজী পায়ে করে চেপে ধরলেন। তারপর আবার শাস্তভাবে স্থুরু করলেন আগের মত ধর্মের ব্যাখ্যা করতে—

কতকণ পরে ব্যাখ্যা শেষ হোল, এইবার স্বামিন্ধী সাপটীর লেজ ধরে ছুড়ে ফেলে पिर्टान ।

স্বামিজীর ছঃসাহস দেখে সনাভনীরা আরো রেগে গেল। নানারকমে ফন্দি ফিকির আঁটভে লাগলো।



व्यक्तियान, ১००४

কোন রকমেই এঁটে উঠতে না পেরে দয়ানন্দের বিরুদ্ধে সনাভনীদের একটা পাকা দল

একদিন বর্ণমাসের গঙ্গাস্থান মেলায় বৈষ্ণর সম্প্রদায়ের নেতা কৃষ্ণসিংহ রাও দয়ানন্দকে কাটতে গোলেন। আঘাত করা কিঁব্ধ বৈষ্ণবদের ধর্ম্ম নয়, "প্রোমই" বৈষ্ণব ধর্মের বড় কথা, কিছ্ক সেই সম্প্রদায়ের নেতা হয়েও কৃষ্ণসিংহ স্বামিজীকে তলোয়ার নিয়ে আক্রমন করলেন। স্বামিজীক বয়েস হলেও মনের জোর ও দেহের বল ছিল বথেষ্ট, আহত হবার আগেই স্বামিজী কৃষ্ণসিংহের হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিলেন।

এবার সনাতনীরা তাঁর পিছনে গুণু লাগালো।

গুণার দল নানাস্থানে বারবার স্বামিজীকে আক্রমন করেও, কিছু করতে পারলো না, কখনো দৈবক্রমে, কখনো মনের জোরে স্বামিজী রক্ষা পেলেন।

বিরুদ্ধ দল এবার বিষ দিয়ে স্বামিজীকে হত্যা করার বন্দোবস্ত ঠিক করে ফেললো।

পরপর ত্'বার স্বামিজীকে কৌশলে বিষ খাওয়ানো হোল। ত্'বারই স্বামিজী বুঝতে পারলেন! বহুদিন তিনি যোগ অভ্যাস করেছিলেন। যোগের এক প্রক্রিয়া দ্বারা পাকস্থলীও অন্ত বাহির করে নদীর জলে ধুয়ে ফেললেন। বিষ দেহের কোন ক্ষতি করতে পারলো না।

সনাতনীরা এবার ঠিক করলো—একেবারে আর বিষ খাওয়ানো হবে না, ধীরে ধীরে সামাশ্র সামাশ্র করে প্রতিদিন বিষ দিতে হবে। তাহলে এমনভাবে আর রক্ষা পাবেন না। সেইদিনই তারা স্বামিজীর চাকরকে বশ করলো। স্বামিজী প্রতিদিন হুধ খেতেন, টাকার লোভে চাকরটা প্রতিদিন তাতে কিছুকিছু আর্দেনিক মিশিয়ে দিতে লাগলো। সেই হুধ খেয়ে স্বামিজীর দেহ দিনের পর দিন ভেঙে পড়তে লাগলো। শেষে ওই বিষই তাঁর কাল হোল। পাঁচিশ দিন ভূগে প্রযুদ্ধী বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন।

দয়ানন্দ স্বামীই আর্য্য সমাজের প্রবর্ত্তক। বে সব সনাতনী হিন্দুদের ষড়যন্ত্রে স্বামিজী প্রোণ হারালেন তারা যদি তথন জানতো যে আর্য্য সমাজই হিন্দুধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার কিরূপ সহায়তা করবে তাহলে বোধ হয় অমনভাবে স্বামিজীর পিছনে লাগতো না।

আঠারো-শো সাতাত্তর সালে রহিম থা নামে লাহোরের এক ডাক্তারের বাড়ীতে বামিকী আর্য্য সমাক্ষ প্রতিষ্ঠা করেন। সমাক্ষের সভ্য ছিলেন স্বামিকীর বাইশক্ষন মাত্র শিশু। আৰু কিছু আর্য্যসমাকীর সংখ্যা সমগ্র ভারতে ছড়িরে পড়েছে।

### যারা আমাদের শ্বরণীয় শ্রীধীরেক্তলাল ধর



আর্য্য সমাজের মূল কথা হচ্ছে—

স্থার এক—
বেদই সভ্য—

যা সভ্য বলে জানবে, তা'ই করবে, ত'াই মানবে। •
জন-সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রচার করে তাদের অজ্ঞাণতা দূর করতে হবে।
জনসাধারণের মঙ্গলের জন্ম আর্য্যসমাজীরা সব কিছুই করবে।

আর্য্য সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মতের যথেষ্ঠ মিল আছে। দয়ানন্দ স্বামী যখন কলকাতায় আসেন তখন দিজেল্র নাথ ঠাকুর হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাজনারায়ণ বস্থ প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট নেতারা তাঁর ভক্ত হয়ে পড়েন। মহর্ষি দেবেল্রনাথ চেষ্টা করেন এই হুই সমাজকে এক করে দেবার জন্ম কিন্তু বোলেল্র ঠাকুরের মৃত্যু ও জন কয়েক লোকের আপত্তির জন্ম সে চেষ্টা সম্ভব হয়েনি।

আর্য্যসমাজী দল বিশেষ জোনালো হয়ে উঠে ছটী লোকের নেতৃত্বে, লালা হংসরাজ ও লালা লাজপং রায়। এই ছজনের একান্ত চেষ্টায় লাহোরে বিখ্যাত দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজ স্থাপিত হয়, এবং ভারতের অসংখ্য লোক আর্য্য সমাজ ভূক্ত হন। এঁরা ছ'জন একসময় আর্য্য সমাজের প্রাণ স্বরূপ ছিলেন। পরে অবশ্য লালা লজপং রায় রাজনৈতিক নেতা হিসাবেই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেন।





### দ্বিতীয়

### সোনার চাক্তির নক্সা

ক্ষমন্ত বৃদ্ধমৃত্তির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে থানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। কিন্তু তার ভিতর থেকে কোন্রক্ম বিশেষস্থই আবিদ্ধার করতে পারলে না। এ-ধরণের লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ বৃদ্ধমৃত্তি এসিয়ার সকাত্রই পাএয়া যায়।

মৃথির ভাঙা মাথাটি দেহের উপরে আল্ত ভাবে লাগিয়ে জয়ন্ত বৃদ্ধদেবকে আবার টেবিলের উপরে বিদিয়ে দিলে। তারপরে যেন আপন মনেই মৃত্কপ্নে বললে, "হত্যাকারী এই মৃথিই চুরি করতে এসেছিল? কিছ হিংসার সন্দে এই মৃথিমান অহিংসার সম্পর্ক কি ?"

মাণিক বললে, "হয়তো বিশেষ কোন কারণে ঐ মৃত্তিকে কেউ এমন পবিত্র মনে করে যে, ওকে হন্তগত করবার জন্মে সে নরহত্যা করতেও সঙ্চিত নয়!"

জয়ন্ত বললে, "এর উত্তরে ছটি কথা বলা যায়। প্রথমতং বৃদ্ধের প্রতি এতটা অতি-ভক্তি থাকা সন্তব কেবল গোড়া বৌদ্ধের। কিন্ত কলকাতায় এমন ভীষণ প্রাকৃতির বৌদ্ধ আছে ব'লে মনে হয় না। দিতীয়তঃ, কাশীধামে কাক মরলে কামরূপে কেউ হাহাকার করে না। কাম্বোভিয়ার অজানা জকলে কুড়িয়ে পাওয়া সাধারণ বৃদ্ধমূর্তি, তার জন্তে কলকাতার কোন বৌদ্ধের এতটা নাড়ীর টান হবে কেন ? এর চেয়ে ঢের মূল্যবান আর অসাধারণ বৃদ্ধমূর্তি কত লোকের ঘরে ঘরে রয়েছে, তাদের জন্যে তো কোন বৌদ্ধের মাথাব্যথা হয় না! না মাণিক, এ ব্যাপারের মধ্যে অক্ত রহস্ত আছে।"

মাণিক বনলে, "নেশে নক নক কালীর প্রতিমা আছে, তাদের জয়ে ভক্তর। তেমন পাগল হয় না। কিছ ওনক্ষেশাই, কোন কোন কালীর মৃধি নাকি জাগ্রত, তাই তাদের জয়ে অনেক ভক্ত প্রাণ নিতে বা মিতে প্রস্তুত। কে বনতে পারে, এই বৃহম্ভিরও তেমন কোন খ্যাতি আছে কিনা?

#### পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়



জয়স্ত বললে, "থাকতে পারে। কিন্তু সে খ্যাতির কথা কাম্বোডিয়ার হুর্ভেন্ত জ্বন্ধলের ভিতর থেকে কলকাতায় আসবে কেমন ক'রে ?"

এতকণ অমলবাব চুপ ক'রে খুর মন দিয়ে জয়ন্ত ও মানিকের কথাবার্তা ওনছিলেন। এখন তিনি বললেন, "জয়ন্তবাব্, আমার মনে হচ্ছে, মৃষ্টিটি কেমন ক'রে আমরা পেয়েছিল্ম, সে গল্লটাও আপনাদের কাছে বলা উচিত। হয়ত তাহ'লেই আপনাদের কোন কোন প্রায়ের উত্তর পাওয়া সহজ হবে।"

জয়ত একথানা চেয়ার টেনে বলে প'ড়ে বললে, "বলুন। জামরা গল ভনতে ভালোবাসি।"
জ্মলবাবু আর কোনরক্ম ভূমিকা না ক'রেই বল্তে লাগলেন:

"বহুদিন থেকেই আমি কামোডিয়ার ওক্ষারধামের (ইংরেজীতে Angkor Thom) \* কথা ওবে আসছি। তাই মাস কয়েক আগে আমি যখন স্করেনবাবুর কাছে প্রাচীন হিন্দুদের এই বিরাট কীর্ত্তিমন্দির দেখতে যাবার প্রভাব করলম, তখন তিনিও খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু আমর। তো সাধারণ ভ্রমণকারী নই, আমরা হচ্ছি প্রক্রতাত্তিক। আমাদের অন্ত উচ্চাকাজ্যাও ছিল। শুনেছি, ওকারধামের চারিদিককার গভীর অরণ্যের মধ্যে এমন আরো অনেক হিন্দুকীর্ছি আছে, যা এখনো আবিষ্ণত হয় নি। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাদের সন্ধান নেওয়া।

যথাসময়ে যাত্র। করলুম। তারপর সাগর, নগর ও অরণ্য পার হয়ে কি ক'রে ওঙ্কারধামের আকাশ ছোঁয়া ও দৃষ্টিসীমা-ছাড়ানো ধ্বংসন্ত পের পরিত্যক্ত বিজ্ঞন বিরাটতার ছায়ায় এসে দাঁড়ালুম, সে সব কথা এখানে বলবার দরকার নেই।

গৌরব্যয় অতাতের এই মৃর্তিনান মৃত্যুনিসাড় দীর্ঘধাসের মধ্যে একদিন **আমি আর স্থরেন বার** সবিষ্ময়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এমন সময়ে শুনতে পেল্ম পাশের ভাঙা মন্দিরের ভিতরে কে কাতর আর্তনাদ করছে!

মন্দিরের মধ্যে ঢুকে দেখলুম, একদিকে একজন বর্ত্মী ফুলী বা বৌদ্ধ সন্ধাসী শুরে প্রায় অচেতন অবস্থায় ছুটফটু ও আর্ত্তনাদ করছেন। তাঁর গায়ে হাত দিয়ে দেখলুম, জরে গা যেন পুড়ে যাচ্ছে।

স্থরেনবাব চিকিৎসা-শাস্ত জানতেন, তাঁর সঙ্গে ঔষধের বাক্স ছিল। চিকিৎসার গুণে ছদিন পরে সন্ধ্যাসীর অস্থ কিছু কমল। তাঁর মুখে গুনলুম, তিনি ওঙ্কারধামে বেড়াতে এসে এই বিপদে পড়েছেন। কেবল ওঙ্কারধাম নয়, ইতিমধ্যে এখানকার গহন বনের ভিতরে অদৃভা, অনেক অজানা বিশায়ও তিনি দেখে এসেছেন।

সন্নাসীর কাছ থেকে অনেক নতুন তথা জানতে পারা যাবে বুঝে আমরা প্রাণপণে তাঁর চিকিৎসা ও পেবা করতে লাগলুম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না, হপ্তাখানেক পরে তাঁর অবস্থা একেবারে খারাপ হয়ে পড়ল।

\*গতবার মুড়াকর প্রমাদে ওঙ্কারধান হরেছিল "ওক্ষারধান"।



জুরেনবাবু হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন। "আর কোন আশা নেই। আজকের রাত বোধ হয় কাটবে না।"

গভীর রাত্তে সন্নাসী আচ্ছন্তের মত বললেন, "স্থরেনবাব্, আমার কাছে স'রে এস।" স্থরেনবাবৃ তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন, "আদেশ করুন।"

সন্মাসী থুব ক্ষীণ স্বরে বললেন, <sup>9</sup> স্থেরেনবাবু, তুমি আর তোমার বন্ধু আমার জ্বন্থে অনেক কট স্বীকার করেছ। কিন্তু আমি আর বাঁচব না। মরবার আগে আমি তোমাদের পুরন্ধার দিয়ে যেতে চাই।"

স্থরেনবাবু বললেন, "পুরন্ধারের লোভে আমরা আপনার সেবা করি নি।"

——"'দে কথা আমি জানি। সেইজ্নেটেই তোমাদের পুরকার দিতে চাই, তোমাদের সেবার ঋণ নিয়ে আমি মরব কেন? কিন্তু যে পুরকার তোমাদের দেব তা বড় সাধারণ পুরকার নয়, এর জ্ঞান্তে পৃথিবীর যে কোন সন্নাটও লালায়িত হ'তে পারে। তবে এ পুরকার লাভ করবার আগে তোমাদের এক ক্ষাক্ত করতে হবে।"

স্থরেনবাব বললেন, "কি কাছ ?"

- ——"তোমাদের সঙ্গে দেথছি ইন্ আর চ্যান্ রয়েছে। ওদের কাল্কেই বিদায় ক'রে দিও।"
  স্থারনবার সবিস্থায়ে বললেন, "কেন শু"
- —"ওরা ভালোলোক ময়। ওরা সঙ্গে থাকলে তোমরা বিপদে পড়বে।"

আমাদের দলে জন-বারে। কূলি ছিল। চ্যান্ হচ্চে তাদের সন্দার। ইন্ হচ্ছে আমাদের পথ প্রদর্শক। এর। যে অকারণে কেন আমাদের সঙ্গে শক্ততা করতে চাইবে, তার কোন হদিস খুঁজে পেলুম ন।।

সন্ধাসীর কথা কইতে কট হচ্ছিল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "সুরেনবাবু, আমি বুঝতে পারছি আমার শেষ মুহূর্ত্ত ঘনিয়ে এসেছে। এখন আমি যা বলব, খুব মন দিয়ে শোনো। এখানে উত্তর-পশ্চিম দিকে একটা ভাঙা হাতীর মূর্ত্তি আছে। তার ওপাশে একটা সরু পথ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চ'লে গিয়েছে। সেই পথ ধ'রে তোমরা অগ্রসর হবে। যেখানে পথ নেই, সেখানে জঙ্গলের ভিতরে পথ করে' নেবে—কিন্তু সাবধান, উত্তর-পশ্চিম দিক ছাড়া আর কোন দিকে যেও না। তুদিন পরে প্রকাণ্ড এক প্রান্তরে গিয়ে পড়বে। তারপর—"এই পর্যন্ত বলবার পরেই সন্মাসীর গলা থেকে ক্রমাগত হেঁচ্কি, উঠতে লাগ্ল।

খানিকক্ষণ পরে সেই অবস্থাতেই থেমে থেমে সন্মাসী বললেন, "তারপর সেই প্রান্তরের ভিতরে দেখবে চারিদিক পাথরে বাধানো একটি পুন্ধরিণী। তার এক কোণ থেকে পশ্চিম মুখো একটি রাস্তা আছে। সেই রাষ্টার শেষে আছে একটি প্রকাণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। প্রধান মন্দিরের চারি কোণে আরো চারটি ছোট ছোট ভালা মন্দিরও আছে।"

সন্মাসীর হাপ ও হেঁচ্কি আরো বেড়ে উঠল। কিন্তু আমাদের আগ্রহ তথন জেগে উঠেছে, বারংবার কিন্তাসা করতে লাগলুম, "তারপর—তারপর ?"

#### পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রাম



কিছুক্ষণ পরে অতি কটে তিনি বললেন, "বড় মন্দিরের মাঝখানে একটি বেদী আছে। তার উপরে আছে ছোট একটি বৃদ্ধমূর্ত্তি। তোমরা সেই মূর্ত্তিকে তুলে নিয়ে—"সন্নাসী আবার থেমে গেলেন, তাঁর ছই চোখ মূদে এল।

হুরেনবাব্ তাঁর মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বললেন; "তারপুর আমরা কি করব ?"

কিন্ত দে কথা সন্ধাসী শুন্তে পেলেন ব'লে মনে হ'ল না। যেন নিজের মনেই অক্ট স্বরে তিনি বললেন, "পদারাগ বৃদ্ধ, পদারাগ-বৃদ্ধ"—তারপরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

এর পরের কথা আমি খ্ব সংক্ষেপেই সারব। আমরা সন্ধ্যাসীর কথার আসল অর্থ বৃঝতে পারল্ম না বটে, কিন্তু তাঁর আলেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করল্ম। চ্যান আর ইনের প্রাপ্য চুকিয়ে দিয়ে বলল্ম—
আমরা ওন্ধারধাম ছেড়ে আর কোথাও যাব না এখানেই হপ্তাতৃ'য়েক থেকে আবার দেশে ফিরব। আমাদের
সঙ্গে কেবল চারজন কুলি রেথে বাকি লোক নিয়ে তারা চ'লে যেতে পারে।

আমাদের হঠাৎ মতপরিবস্তানে তারা বিশ্বিত হ'ল বটে, কিন্তু কোনরকম সন্দেহ করতে পেরেছে ব'লে মনে হ'ল না। সেইদিনই তারা বিদায় গ্রহণ করলে।

সেই অজ্ঞাত মন্দিরে গিয়ে কি দেখব আর কি লাভ হবে, তা আন্দান্ত করতে পারলুম না, কিন্তু কি একটা রহস্যের নেশায় আমাদের কৌতুহল এমন ভাবে জেগে উঠল যে, পরদিনই উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করলুম।

সেই প্রান্তর, পুন্ধরিণী আর চারটি ছোট মন্দিরের মাঝগানে প্রধান একটি মন্দিরের ধবংসাবশেষ,
—সমস্তই পাওয়া গেল। বড় মন্দিরের ভিতরে পাথরের বেদীর উপরে একটি বৃদ্ধমৃত্তি বেদীর সঙ্গে গাঁথা ছিল।
আমরা গাঁথনি থেকে মৃষ্টিটীকে খুলে নিলুম। কিন্ধু অনেক থোঁজাখুঁজির পরেও সেগানে উল্লেখযোগা আর
কিছুই আবিদ্ধার করতে পারলুম না। সম্রাটেরও পক্ষে লোভনীয় কোন পুরস্কারই সেথানে ছিল না—
যদিও আমাদের মত প্রত্নতান্তিকের পক্ষে লোভনীয় অনেক পুরাতন জিনিষই সেথানে দেখতে পেলুম। বিশেষ,
হাজার বছর গুরাণো যে শিলালিপি সেখানে পেয়েছি, তাইতেই আমাদের সমস্ত পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।

সেথান থেকে ফিরে **আদবার সময়ে স্থরেনবা**রু খুদি হ'য়ে বললেন, ''সন্ন্যাদী বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, কিসের লোভে **আমরা এদেশে এসেছি**! যে শিলালিপি আমর। পেয়েছি, তার চেয়ে **অম্**ল্য সম্পদ আর কি থাকতে পারে ?'

জনন্তবংব, চোর আজ যে বৃদ্ধমূর্জিটি চুরি করবার চেষ্টা করেছিল, ঐটিকেই আমরা সেই বড় মন্দিরের ভিতরে পেয়েছিলুম। কিন্তু ও মূর্জি নিয়ে চোরের কি লাভ হ'ত, এ কথাটা কিছুতেই আমি বৃথতে পারছি না।"

জরন্ত অনেককণ চূপ ক'রে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, "অমলবাব, আপনি বলছেন যে সন্ন্যাসীর শেষ কথা হচ্ছে 'পন্মরাগ-বৃদ্ধ' ? কিন্তু 'পন্মরাগ-বৃদ্ধ' নামে কোন বৃদ্ধমূর্ত্তির কথা তো আমি কখনো শুনিনি ?" অমলবাবু মাথা নেছে বললেন, "আমিও শুনিনি।"

মাণিক বললে, "কিন্তু পদ্মরাগ মণি ব'লে মহামূল্যবান মণি আছে!"

জয়ন্ত অফুট কঠে খললে, "সন্নাসী এমন প্রকার দিতে চেমেছিলেন, যার জভ্যে পৃথিবীর যে কোন সমাট লালায়িত হ'তে পারেন। এঁরা ওখান থেকে এনেছেন চূণ-পাথরে গড়া এক বৃদ্ধ মূর্তি, আর



একখানা শিলালিপি,—বাজা মহারাজার কাছে যা তুচ্ছ ৷ অথচ এই সামান্ত বৃদ্ধমূর্ত্তিও চোরে চুরি করতে চায়, এর জন্যে মাতৃষ খুন করতেও ভয় পায় না! আশ্চর্যা রহস্ত!"—সে বৃদ্ধমূর্ত্তির ভাঙা মাথাটা টেবিলের উপরে নামিয়ে রেথে দেহটা আবার তুলে নিলে। তারপর তাকে উল্টে ধ'রে থানিককণ পরীক্ষা ক'রে বললে, "দেখ মাণিক, এর তলার দিকটা !"

মাণিক দেখলে, মূর্ত্তির তলায় থানিকটা জায়গায় গুঁড়ো পাথরের প্রলেপ মাথানো হয়েছে! সে বললে, "এখানে একটা ছাাদা ছিল। এখন ভরাট ক'রে দেওয়া হয়েছে।"

জয়ন্ত হঠাং মূর্ত্তিটি। উর্চতে তুলে ধরে মাটির উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলে, সেটা সশব্দে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

अभनवान इं। डॅं। क'रत व'रल छेर्रलन,

"কি করলেন, কি করলেন। ওর পিছনে যে ত্রান্দী লিপি ছিল।"

জয়স্ত সে কথার কোন জবাব না দিয়ে হেঁট হয়ে ভাঙা টুকরোর ভিতর থেকে একটা জিনিয় নিয়ে শকলের চোথের সামনে তুলে ধরলে।

জিনিষ্টা তামার একটা কোটোর মত - অনেকটা বিলাতী 'দেভি ষ্টিকে'র কোটোর মতন দেখতে, তেমনি গোল, কিন্তু তার চেয়ে লম।, প্রায় এক বিঘং হবে।

ছয়ন্ত বললে, ''মুর্ত্তির ভিতরটা কুদে এই কৌটোটা পুরে, তলার ছ্রাদা আবার বন্ধ ক'রে দেওয়। इत्यहिल।"

অমলবাবু গানিককণ হতভমের মত চুপ ক'রে থেকে বললেন, "ও কৌটোর ভিতরে কি আছে ?"

— 'সেইটেই এখন দেখতে হবে। কারণ, এর ভিতরে যা আছে, তার লোভেই আজ এখানে ্চোরের আবির্ভাব হয়েছিল !'' সে কোটোর ঢাকুনি খুলে তার ভিতর থেকে বার করলে একটি চাবি ও একটি সোনার চাকতি।

অমল বাবু বললেন, "ও আবার কি ?"

ষ্মান্ত ক্রবার না দিয়ে চাক্তিটা থানিকক্ষা পরীক্ষা ক'রে বললে, "এতে কি-একটা নক্সা ক্ষোদা बारकटक ।"

---"নকা ?"

"হাঁ।" ব'লেই সে টেনিলের ধারে আলোর কাছে গিয়ে বদল। ভারপর পকেট থেকে কাগজ, পেলিল ও 'ম্যাগ্রিকাইং মাস' বার করলে। বা-হাতে চাকতির উপরে 'ম্যাগ্রিকাইং মাস' ও ভান হাতে কাগজের উপরে পেন্সিল ধ'রে দে তথনি তাড়াতাড়ি আর একথানা বড় নক্সা তৈরি ক'রে ফেললে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কাগজে আঁক। নক্ষাধান। অমলবাবুর হাতে সমর্পণ করলে।

অমলবারু কাগজপানার দিকে তাকিরে সবিময়ে ব'লে উঠলেন, 'এ যে প্রাস্তরের সেই মন্দিরের मका। এই मनित्तरे आमता ये तृक्षमूर्जि পেয়েছि।"



#### পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেক্স কুমার রায়

অগ্রহারণ, ১৩৪৪

জয়ন্ত খুব খুসিমুথে পকেট থেকে রুপোর নম্মলানি বার ক'রে ছবার নম্ম নিয়ে বললে, "তাহ'লে আহ্বন অমলবাবু! এই টেবিলের ধারে বন্ধন! ভালো ক'রে আপনি একবার নক্মাথানা দেখুন। আমার মনে



হচ্ছে, সন্ন্যাসী যা ব'লে যেতে পারেন নি, আমরা এইবারে সেই গুপ্তক্থাটা জানতে পারব! পদ্মরাগ-বৃদ্ধ! পদ্মরাগ-বৃদ্ধ। রহস্তময় নাম।"

# হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার

• —ধর্বনী সেন— [সত্য ঘটনা]

বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে হিমালয়ের পাহাড়ী জঙ্গলে ভাল্লুক শিকার আশ্চর্য্য বটে। কিন্তু এই আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা আমার ঘটে ছিল। একবার ১৯৩৫ সালে এক বিদেশী বৈজ্ঞানিক অভিযানের সঙ্গে আমি কাশ্মীর ও পুঞ্চরাজ্যগুলি বেড়াবার থুব সুযোগ পেয়েছিলাম ও

সেই সঙ্গে কিছু শিকারেরও। এই দলটির নাম ছিল ইয়েল-কেমব্রিজ ইণ্ডিয়া এক্স্ পিডিসন্—বৈজ্ঞানিক জগতে এদের আবিকারের কথা অনেকেই শুনেছেন। কিন্তু শিকার করা এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল না, এদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের আদিম মানুষের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল—তাদের পাখুরে অন্ত্রশস্ত্র ও তাদের আস্তানা আবিকার করাই এদের লক্ষ ছিল। কিন্তু সে কথা আজ বলছি না। কাজের মাঝে মাঝে কিরকম আমাদের বন্যু শিকার জুটতে। ভার গল্প তোমাদের বলব। তোমরা অনেকেই বিশেষ করে যারা কাশ্মীরের প্রান্তে পার্ববত্য অঞ্চলগুলি দেখেছ হয়ত শুনেছ সেখানকার পথে বিপথে ভাল্লুকের দেখা মাঝে মাঝে মেলে। কাশ্মীর ও পুঞ্চ এ ছটি রাজ্যই ভাল্লুক প্রেসিদ্ধ। কিন্তু এগুলি সাধারণ কালো ভাল্লুক পরিবারভূক্ত নয়, এদের কাশ্মীরে বাদামী ভাল্লুক বা ব্রাউন বেয়ার বলে—কারণ এদের বুকের এক জায়গায় বাদামী রং দেখতে



পাওয়া যায়। এদের গায়ের লোমগুদ্ধ চামড়া অতি স্থলর তাই থুব দাসী। এদের মারবার ক্যু স্থানীর-রাজ স্পেশাল লাইদেন্স করেছেন। তার কারণ মৃগনাভীর মত বাদাসী ভাল্লকও ক্ষুম্বার



এই ভার কগুলি সাধারণতঃ ভালমানুষ বলেই •মনে হয়। কিন্তু আক্রমণ করলে এরা বাঘের চেয়েও হিংস্র হয়ে ওঠে। ছুপায়ে দাড়িয়ে পড়লে এরা সহজে একটা লম্বা মানুষকে ছাড়িয়ে যায়। অনেক পাকা শিকারীর হাত থেকে লড়াই করে এদের বন্দৃক কেড়ে নিতে শোনা গিয়েছে—তারপর নৃশংসভাবে নথ দিয়ে ছিঁড়ে হত্যা করেছে। অনেক শিকারীরা বলেন –এদের চেয়ে বাঘের হাতে মৃত্যু অনেক ভাল। কাশ্মীরি ভালুকেরা গুহাপ্রিয়। আর এই গুহাগুলিই প্রাকঐতিহাসিক মানুষের কল্পালের জন্ম খনন করা আমাদের একটা কাজ ছিল। ভালুকগুলোকে হয় গুলি করতে হোত, নয়ত তাড়াতে হোত। সব গুহাতেই ভালুক থাকে যে তা নয়। একবার কি হোল শোনো। সে গুহাটি ছিল. কাশ্মীরের লোলাব উপত্যকার অন্তর্গত। একদিনেই আমরা জেনে নিলাম সন্ধ্যার ঝেঁকি 🐉 ভাল্লুক খাবার অম্বেষণে বেরিয়ে পড়ে, তারপর ভোর রাত্রে ফিরে আসে। প্রথম ছদিন তো আমরা চেঁচামেচি বাজনাবাভি করে ভালুকভায়াকে কিছুতেই গুহার বাইরে করতে পারলাম না। আমাদের অভিযানে টম প্যাটারসন বলে একটি স্কচ ছেলে ছিলেন-পাকা শিকারী। ভাল্লুকভায়াকে ছাড়বার পাত্র তিনি নন। আমাদের এক নিশীথ অভিযান ঠিক হোল— বন্দুকের নালাতে একটা শক্তিশালী টর্চ্চ লাগিয়ে তিনি গুহাটির ছাতে ঘুপটি মেরে ভোর রাত্রের দিকে বন্দুক বাগিয়ে বসলেন। আমি তাঁকে উৎসাহ ও সাহায্য দেবার জন্ম একটা বর্শ: হাতে নিয়ে তাঁর পেছনে বসলাম। যদি কিছু বিপদ ঘটে। আমার নিজের বন্দৃক্ বা লাইসেন্স তথন ছিল না তাই একটা বৰ্শা করিয়েছিলাম। ভেবে বোসো না আমি মস্ত শিকারী—মোটেই নয়। তবে তাই বলে আমার সাহসের অভাব ছিল না। যাই হোক ঘন্টা খানেক অপেকা করবার পর টমের মুখ থেকে একটা অফুট আওয়াজ বেরিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আমিও দেখলাম সেই আবছা আলোছায়ার পথে ভালুকভায়া মন্থর গতিতে এগিয়ে আসছেন। আমরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইলাম। আরো কাছে—আরো কাছে, তারপরই হঠাৎ টর্কের তীব্র আলো ভাল্লুকের গায়ে পড়াতে সে থমকে দাঁড়াতেই সঙ্গে সঞ্জে গুড়ুম্ গুড়ুম্। ভাল্লুকটাও সঙ্গে সঙ্গে মাটি থেকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল, আবার গুড়ুম্। ভাল্লুক্ পড়ল মাটিতে, আবার গুড়ুম্। ভারপর সব শেষ। সবশুদ্ধ বোধ হয় তিন সেকেণ্ডের বেশী লাগল না।



9

ভাল্পকভায়ার বাদামী চামড়া গেল বিলাতে টমের বন্ধুর কাছে। কিন্তু টম এতে খুনী হোল না। বললেঃ আর একটা ওর পেছনে নিশ্চয় ছিল -- তাকে বার করতে হবে। কিন্তু ছদিন বসে তার সাড়াশব্দ মিলল না। তথন টম একটা অসমসাহসিক কাজ করলে। বললে: সেন, তুমি থাকো, আমি আজ গুহার ভেতর গিয়ে শেষ পর্যান্ত দেখবো। আমি তাকে বাধা দিতেও শুনলে না। বুঝলাম তার মাথায় শিকারীর খুন জেগেছে। তার পর-দিন টম তাঁবতে চায়ের টেবিলে যে গল্প বললে তার মুখ থেকেই শোনোঃ আমি বন্দকটা বাগিয়ে ধরে টর্চ খেলে গুহার অন্ধকারে তো ঢুকে পড়লাম। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুহার দেয়ালে দেয়ালে আলো ফেলতে লাগলাম ও ক্রমশঃ নিঃশকে থুব আস্তে আস্তে এগুতে লাগলাম। মাঝে মাঝে ছাতের সঙ্গে মাথা ঠুকে যেতে লাগল। তারপর গুহাটা ছোট হয়ে এলো-তখনও আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগলাম। সামনে বোধহয় নিজেরই প্রকাণ্ড অদ্ভুত আন্তত ছায়া দেখতে লাগলাম। একটু ভয় ভয় যে করছিল না তা নয়। হঠাং কাদাজলে পড়ে গেলাম—কিন্তু জল ছিল না বেশী তাই রকে। মনে হতে লাগল এই বুবি ভাল্ল কেব সামনা সামনি পড়ি। টী গারে আঙ্গুল দিয়ে আসন্ন বিপদের জন্ম একেবারে তৈরী হয়েই এগুতে লাগলাম। কিন্তু কৈ ? কিছুই দেখতে পেলাম না। গুহার শেষ অবধি পৌছে সামনে ভিজে ভিজে দেয়াল পেলাম। একটু দাঁড়ালাম কিন্তু নিঃশাস যেন বন্ধ হয়ে আস্ছিল। বড় মন খারাপ হোলো। তারপর আস্তে আস্তে পিছু হেঁটে বেরিয়ে এলাম। ভাল্লকটা তাহলে জন্মের মত ভার এ আস্তানা ছেড়ে গিয়েছে।...ভালুক মিলল না বটে কিন্তু টমের বাহাত্রীতে আমরা বাহবা দিলাম। আমাদের দলপতি একজন জার্মান ছিলেন, তার নাম ডি টেরা—তিনি ছিলেন **ভূতত্ববিদ, শিকারের ঝোঁক তার বড় একটা ছিল না! কিন্তু তিনিও বললেনঃ তাইতো!** টম, ভাল কটা মারলে তুমি নিশ্চয় চামড়াটা আমার খ্রীকে উপহার দিতে!

এর পর আমাদের কাজের ভাগ হয়ে গেল, আর আমার ভাগ্যেই পড়ল পার্ববতা নদী লীডার উপত্যকার সম্বর্গত গুহাগুলি খনন কাজের জন্ম পরীক্ষা করা। টম গেল সিন্দ উপজ্যকার, ডি টেরা গুলমার্গে। আমার পথের লক্ষ্য হোল বিখ্যাত অমরনাথ গুহা। আর

### হিমালয়ে ভালুক শিকার ধরণী সেন



এরই রাস্তায় কাঙ্গের উপযোগী গুহাগুলি দেখা। আমি একজন শিখ সদারকে শিকারী नियुक्त कर्तनाम। এत नाम हिल शुक्रिनिः जिः जात निर्द्धत वन्तृक ও लाईरमल हिल। এ ছাড়া ডি টেরা আমাকে একজন পাঠান বেয়ারা দিয়াছিলেন রান্না ও তাঁবুর কাজের জক্ত। এ পাঠানটা গত মহাযুদ্ধের ফেরা, ফ্রান্সে লড়াইয়ে সময় তার উরুতে গুলির দাগ এখনও আছে। এর নাম ছিল মিশ্রি খান। তুজনেই বলবান সাহসী লোক, আমি খুসী ও উৎসাহিত হয়ে তাদের তথনই সঙ্গে নিলাম। এবং শীঘ্রই তারা আমার আপনার লোকের মত হয়ে গেল। কিন্তু আমার ভাগ্যে মাত্র যে ছবার ভাল্ল ক শিকার জুটে ছিল সে শিকার তুবারই হাত ছাড়া হয়ে ছিল আর ছবারই টমের মত বন্ধু ও শিকারীর অভাব অন্তভব করেছিলাম। **যাহোক** ঘটনা হুটোর একটা আগে শোনো। ছোট বড গুহা দেখলাম অনেক কিন্তু অমরনাথের তুষার পথে এসেই ঘটনাটি ঘটল। এ জায়গাটা প্রায় ১১ হাজার ফিট উচু। একদিন নিজের কাজ কর্ম সেরে ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে সবে ফিরেছি। কাছে দশবারো মাইল কোথাও লোকালয় নেই, কেবল বরফ আর বরফ। আর কেবল যারা ভেড়া চরায় সেই ভবছুরে চোপানের দল। ত্ব'একটি দলের কখন কখনও তাঁবু দেখা যায় সার দেখা যায় তাদের ভেড়ার দল। किরেছি মাত্র, হঠাৎ দেখি একটা চোপান এসে হাজির, সে ভাঙ্গা উর্দ্ধতে ও কাশ্মীরিতে যা বললে তাতে বুঝলাম কাল রাত্রে তার একটা বড় ভেড়া তার তাঁবুর কাছেই ভাল্লকে মেরে গিয়েছে; সাব্যদি মেহেরবানী করেন তো অন্য ভেড়াগুলো গরীবের রক্ষা পায় ইত্যাদি। দেখলাম এ স্থযোগ আমার ছাড়া উচিৎ নয়। গুরুদিং ও মিশ্রি খান তথনই উৎসাহ দেখিয়ে হৈ হৈ করে উঠল। জিগেস করলাম,—তাঁব তোর কতদূর ? বুঝলাম মাইল খানেক দূর হবে আমার তাঁবু থেকে। তথনই হুকুম দিলামঃ তৈরী হও, তাঁবু নিয়ে চলো ঐ জায়গায়। তথন ৰেলা প্রায় পাঁচটা, অন্ধকার পাহাড় থেকে আস্তে আস্তে নেবে আসছে। খাওয়া সেদিন আমার হোল না, সাজ পোষাক রইলো গায়ে—পডলাম বেরিয়ে। এক মাইল রাস্তাই বটে, প্রায় এক ঘণ্টার পর চোপানের শতছিদ্র তাঁবুর কাছে এসে পড়লাম, দেখলাম প্রায় হু'তিন্শ ভেড়া তাঁবুর সামনে জমা হয়ে রয়েছে আর তাঁবুরই একধারে একটা প্রকাণ্ড ভেড়া মরে পড়ে রয়েছে—তার পেটটা একেবারে ফাঁক হয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য। দেখলাম ভালুকটার সাহস তো কম নয়, আর এরা কি তাহলে মাংসপ্রিয়! না— কিছু জোটেনা বলে ভেড়া ধরতে আরম্ভ করেছে। চোপান দূরে একটা তুষারাবৃত পাহাড়খণ্ড দেখিয়ে বললে ঐ দিক দিয়ে সে নেবে আসে—আজও সে তার হাতে মারা এই ভেড়াটা নিতে আসবেই। দেখলাম তার বিশ্বাস অথগু। যাক—তাঁবু তো লাগাতে বললাম।



মিনিট দশেকএর মধ্যে তাঁবু তৈরী হোয়ে গেল। আমার তাঁবুর ঠিক পেছনে চোপানের তাবতে গিয়ে দেখলাম তার স্ত্রী ও ছটি স্থন্দর ছেলে মেয়ে চুপ করে বসে আছে। ছেঁড়া জামা পরেও তাদের গায়ের রং আর স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। ছেলে মেয়ে ছটিকে কোলে নিলাম, কথা বললাম, কিন্তু তারা কিছুই বোঝে না, বড় বড় চোথে বিশ্বয়ে আমার দিকে চেয়ে রইলো। দেখতে দেখতে নেমে এলো সন্ধ্যা, ঘনিয়ে এলো আঁধার, আমি নিজের তাঁবুতে ্রিয়ে ঢুকলাম। চোপান বললে আমি রইলাম বসে, খবর দেবো—চোখ আমার পাহারায় নিজের তাঁবুতে সে ফিরলো। আমার बरेला-वल, তাবুর ্ভেড়ার দল গিজ গিজ করছে, অন্ধকারে তাদের কারুর কারুর নীল চোখগুলি ্ৰুলে ৰূলে উঠছে। বিশ্ৰী গন্ধ আর প্রায় পাশেই পড়ে আছে সেই নাড়ীভুড়ি ্ৰের করা হতভাগ্য মরা ভেড়াটা। মাঝে মাঝে এক একটা ভেড়ার ছানা করুণ ভাবে ্ম্াা—করে ডেকে উঠছে। আমাদের চোখ থেকে ঘুম যেন জন্মের মত ছুটে গেছে। পাশেই বসে আছে নিঃশব্দে গুরুদিং ও মিশ্রিখান, টোটা ভরা বন্দুক আর তীক্ষ্ণ বর্শা আসন্ন ্রুদ্ধের জক্ত তৈরী হয়ে আছে। অনেককণ বসে বসে অবসন্ন হয়ে আমরা উপুড হয়ে শুয়ে ্প্রভুলাম। আমার গোদা বুট জুতো জোড়া খুলে একটু আরামের নিঃখাস ফেললাম। হাতের ়কাছে ধুঁচুনিতে (ওদের দেশে কাংড়ী বলে ) আগুন ছলছে, তাতেও শীত আমাদের কিছু মাত্র ুক্মছে না। গায়ে পুলওভার ওভার কোট তো আছেই। নিঃশব্দে সময় কাটতে লাগল। হঠাৎ শুনতে পেলাম ভেড়াগুলোর মধ্য থেকে একটা অক্ষুট হিস্ হিস্ হিস্ আওয়াজ—আর ্মনে হোল তারা যেন একটু চঞ্ল হয়ে উঠেছে, কিন্তু গিজ্ করছে সেই ভেড়ার দল, কোথায় ্যে কি হচ্ছে অন্ধকারে ঠাওর করবার জো নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোপানটার মূর্ত্তি দেখা গেল, াবললে—সার্, আ গিয়া। আমি তো জুতো পরার সময় পেলাম না, মাস্তি পরেই বেরলাম ক্ষেকেবারে নিঃশব্দে; আমার হাতে টর্চ্চ,—চোপান খালাতে মানা করলে। আমরা অতি আস্তে স্মাত্তে ভেড়ার দলের মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগলাম। সব চেয়ে আগে পথ প্রদর্শক চোপান, ্রভার প্রায়ে প্রায়ে গুরুদিৎ বন্দুক বাগিয়ে, প্রায়ে প্রায়ে আমি ও মিশ্রিখান। মিশ্রির হাতে বর্ষা। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা মাটি, কখনও নীচে নামি কখন উচুতে টুঠি কখনও তোঁচোট খেতে খেতে ্সামলে নিষ্ট আর কখনও ডান দিকে কখনও বাঁয়ে এগুতে থাকি। বোধ হয় বিশ্ পচিশ ুপা যাইনি, ইঠাং চোপান একদিকৈ আঙ্গুল দেখিয়ে বলে উঠল — এ এ, সঙ্গে সঙ্গে উর্তের আলো ্রেফ্লুলাম কিন্তু কৈ কিছুতো দেখি না। টচ্চ ঘ্রিয়ে ঘ্রিয়ে ফেলতে লাগলাম।--একেবারে নিংশ্বাস চেপে, হঠাৎ সামনে না পড়ি তাই ভাবতে লাগলাম। উং বাপস, সে

হিমালয়ে ভারুক শিকার ধরণী সেন



অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

কি সময়! ভাল্লুকটা কোথায় ঘাপটি মেরে বসে রইলো। দেখার চেয়ে না দেখা যেন অন্ধকারে আরো ভয়ন্কর হয়ে উঠল, আমাদের চারটি প্রাণীর জীবন যেন অসহায় মনে হতে লাগল। প্রায় মিনিট কুড়ি পঁচিশ খোঁজা গেল কিন্তু কোথাও কিছু নেই। অবসন্ন হয়ে তাঁবুতে সব ফিরলাম, চোপান বল্লে—সাব্, এখানেই ওটা আছে। আপুনারা শুয়ে পড়ুন, আমার দায় আমি জেগে পাহারায় রইলাম। কিন্তু ঘুম কি আসে সে অবস্থায়, সমস্থ রাত সেই পাহাড়ের মধ্যে অনিদ্রায় কাটল। ভোরের আবছা আলো ফুটলে দেখলাম চোপান সপরিবারে এসেছ, সেলাম করে করুণভাবেই বললে—সাব, একটা ভেড়া আমার নিয়ে গেছে ব্যাটা, আপশোষ, আমি জানতে পারি নি তোমার কস্থর নেই কো। বসে পড়ে বলে চলল—সাব, এরা আসে নিঃশব্দে, এমনভাবে অন্ধকারে বোকা ভেড়াকে ধরে যে সে ট্র-শব্দটি পর্যান্ত করতে পারে না—তারপর তার জান্টি মেরে যেমন নিঃশব্দে আদে তেমনি নিঃশব্দে যায় চলে। বুঝলাম তাহলে এবার ভেড়াটাক্টে নিয়েই সে উধাও হয়েছে। সে রাত্রি একেবারে অমাবস্থার অন্ধকার ছিল। অত্যন্ত মন থারাপ নিয়ে অনিজায় এক রকম অবসন্ন হয়ে ফিরে এলাম নিজের ঘাঁটিতে। তারপর দিনছয়েক পরে কাজ শেষ করে সেখান থেকে বিদায় নিলাম। কেবল আসবার দিন একবার মুগ**নাভীর** থোঁজ করে ছিলাম নীচেকার জঙ্গলে। আর কতকগুলি গিধ্বড় বলে এক রকম ছোট লোমওয়ালা জন্তু মেরে মনের ও হাতের আশ তথনকার মত মেটালাম। ছোট হলেও এদের লোমও, চামডা ভারী স্থন্দর।

পিরের বারে সমাপ্য ী





উপস্থাস শ্রীসতীকান্ত গুহ লিখিত শ্রীগোপেশচক্র চক্রবর্ত্তী

চিত্রিত

[পত মাসে উপস্থাসটির ভূমিকা দেওয়া হ'য়েছিল, এবার মূল উপস্থাসটি হ্ল হ'ল সং ]

হিন্দুখানের ফলাও জমিতে তথন রাজ্যের আবাদ চল্ছে। জমিতে লাঙল দিয়েছে ওলনাজ, বীজ বুনেছে ফরাসী, কিন্তু আড়ালে কান্তে হাতে সবৃর করছে ফন্দিবাজ ইংরেজ ব্যাপারী। সময় বুঝে, রাত না পোহাতে, চড়াও হয়ে ফসল লুঠ করবে সে।

মেচ্ছদেশের তিন রাজ্যের নায়কর। নাথার কাজ চালাচ্ছেন, হিমদেশে ঘোলা আলোয় ময়ণাসভা জম্জমাট। হিল্পুলানের বৃদ্ধিমান যাঁরা, তাঁরাও অনেকটা বৃঝে উঠেছেন যে 'রাজ্য নিয়ে ছিনিমিনি' বেলায় ও তিন রাজ্যের যেই জিতুন, আসল কোপ লাগবে দিনী লোকের গায়ে। কিন্ত দিনী নাজারা তখন ভাঙ্ বেয়ে নাক তাকাচ্ছেন। মাঝে মাঝে অবশু জেগে উঠে তেড়েমেড়ে ইনি ওনার নাক মলছেন আর উনি এনার কাণ টানছেন। যিনি কাণমলা খেয়ে নাকমলা দিতে পার্ছেন তিনি হাসিম্থে গোঁফ চ্মরে মহাকালীর মন্দিরে পূজাে দিতে যাচ্ছেন আর 'পৃথিবীপালক রাজচক্রবর্ত্তী থেডাব নিচ্ছেন। এক পক্ষে অবশু রাজচক্রবর্ত্তীই বটেন। চক্রাস্থের মাঝঝানে যাঁরা নিশ্চিন্ত মনে ঘুম যাচ্ছেন, এরা হচ্ছেন সেই চক্রবর্ত্তী—তেড়া রাজার দল।



2

ছটি মাহব—তারা বোকাও নয় চতুরও নয়। শিশুর মত সরল, শিশুর মতছ নিশিষ্ট তারা।
ইতিহাসে যে নৃতন পালার মহলা চলছে সে সম্বন্ধে তাদের ছেঁশু নেই। তারা ইতিহাস মানে না—
পৃথিবী জুড়ে যুগ যুগ ধরে রাজা ও রাজোর যে নাটকের অভিনয় চলেছে তা থেকে কোন্ রাজা কোন্
রাজ্য সরে পড়ছে তা তারা বিন্তিসর্গ জানে না। তারা জানে, তারা মানে বুনো রক্তের চোথ রাঙানী,
বুনো রক্তের ছকুম। যে রক্তের লোভের সঙ্গে মিশেচে পৈশাচিকতা, তুঃসাহসের সঙ্গে মিশেচে তুর্মান্ত
নিষ্ঠুরতা, সেই রক্তের ছকুমের চাকর তারা।

দিব্যবণ উধাও হ্বার বিশ বছর পরের কথা। তথন থোদ লক্ষা সরকারের পেয়ারের বোমেটে—
তৃটি ভাই, কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণ লক্ষা রাজ্যের সরকারী থরচে তাদের জাহাজের খোল বদল হ্য়েচে,
আর তলোয়ারে শাণ পড়েচে আর বোমেটে জাহাজের মাস্তলে আনকোরা স্বুজ সোণালী নিশান উড়ছে।

একদিন, থমথমে গণ্ডীর রাত। ছটা জাহাজ নিয়ে কালীভূষণ ও ক্ষিতিভূষণ আরব সাগরে দুট কর্তে চলেছে।

সেদিন রাতের আকাশ আফিং থেয়ে যেন নেশায় চুলচে। আর অত বড় চুরক্ত সাগর—তারও মুখে টু শব্দটি নেই। শুধু অবিশ্রাম ফুলে ওঠা টলে-যাওয়া চেউয়ের শব্দ—আজগুবি গল্পের অজগরের নিঃশাসের মত একটা হুস হুস্ শব্দ।

অনেক রাতে কালো জলের দোলানো পদ। ঠেলে চাঁদ উঠলো। জ্যোৎস্না লেগে ছটা জাহাজের পাল সাদা পাখীর ডানার মত আকাশে ঝিলিক দিয়ে চল্ল। বসে বদে ক্ষিতিভ্যণ হাই তুল্ছিল হঠাৎ এক ঝলক চাঁদের আলো তার গায়ে এসে পড়তে সে বললে, "আরে!" তারপর এক লক্ষে কালীভ্যণের জাহাজে ঠিক তার পাশটিতে এসে সে বললে, "দাদা, বড়ু মিইয়ে যাচ্ছি। একটা গান ধরো।" কালীভ্যণ হো হো ক'রে হেসে নিলে। তারপর সে তার বিকট গলায় বোম্বেটি গান ধরলে। জ্যোৎস্না রাতে ফ্র-ফ্রে হাওয়ায় মাঝসাগরে ভাসতে ভাসতে সকলের চোখে মনে তখন নেশা ঘনিয়ে এসেছে। কালীভ্যণের সঙ্গে ছটা জাহাজের তিন শো দস্য গানের ধুয়ো ধরলে। ছটা জাহাজের ডেক থেকে ভীষণ স্থরে গাওয়া গন্ধীর গলার সেই গান ধমকের মত রাত্রের আকাশে উঠে উঠে মিলিয়ে যেতে থাকল।

সহসা ক্ষিতিভূষণ বললে "হুঁ সিয়ার !" সমুদ্রের একটা দিক আঙ্গুল দিয়ে দেখালে ক্ষিতিভূষণ।
ফুট ফুটে জ্যোৎস্নায় চারিদিক ফিটফাট পরিদার। যদূর চোথ যায়, কিছুই আড়াল হবার জ্যো
নেই। চেউ উঠে যা ঢাকা পড়ে, ঢেউ গড়িয়ে গেলে ডা চোথে ধরা দেয়।



प्राक्रांसन, ५०८८

সেই জ্যোৎস্থা-আলোর সমৃত্যু দিগন্ধে একটা কালির বিন্দুর মত কিছু একটা দেখা যাচছে। বিন্দুটা জন্মশঃ বড় হতে থাকল। প্রথমে যেটা দেখে মনে হয়েছিল জ্যোৎস্থা-আলোর এক কোঁটা কালি, কিছু পরে মনে হ'ল টেউয়ের তেপান্তরে নেটা যেন প্রেতশিশুদের খেলার ভাটা, ক্রমে ক্রমে একে একে মনে হ'ল যেন একটা কছল, একটা শুশুক, একটা তিমি মাছ। শেষে রণারশি মান্তল পাল সমেত একখানা জাহাজ পরিষার ফুটে উঠল আকাশের গায়ে।

গান গেয়ে গেয়ে তথন রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আরব সাগরে আর কোথাও একটা জাহাজও দেখা যাছে না। হাতের এতটা সময় কী করে কাটানো যায়। কালীভূষণ ক্ষিতিভূষণকে বললে, "ভাই, রক্ত ছুড়োতে দেওয়া নেই। শীকারের জন্ম সবুর না করে চড়াও হয়ে তাকে আক্রমণ করি চল্।"

**ক্ষিতিভূষণের বুকটা নেচে উঠল।** আঃ, সে কী আরাম ! চাঁদনী রাতে তাজা রক্ত ঝরিয়ে তলোয়ারের মাধায় কাটামুগু বিধে নিয়ে মরণ খেলায় মন্ত হওয়া—আহা, সে কি সন্তা হৃথ ?

ধৃ ধৃ সাগরে ফেণা ছিটিয়ে তেউ উজিয়ে ছটা জাহাজের ভৃতুড়ে ছায়া দূরের জাহাজখানা লক্ষ্য করে ছুটে চলল। খানিক বাদে সেই জাহাজখান। হঠাং মৃথ ফিরিয়ে উন্টোপথ ধরলে। বোমেটে আসচে, যাত্রী জাহাজখানা টের পেয়ে গেছে। সে তথন উদ্ধানে ছুটচে, পালানোর পথ খুঁজচে। তার এলোমেলো চলায় আত্ত ফুটে উঠচে।

কিছু বোম্বেটেদের রাজা কালীভূষণ ফিভিভূষণ। তাহাদের জাহাজকে ফাকি দিয়ে পালাবে, সাধ্য কি সামান্ত যাত্রী জাহাজের। বোম্বেটেদের জাহাজগুলিতে পালের উপর পাল উঠলো। উড়স্ত ছটা জাহাজের ত্পাশে সাগর তোলপাড় হ'ল, আকুল হ'য়ে মাথা নাড়া দিয়ে উঠে মহা সমুদ্র ভেঙে ভেঙে গড়িয়ে গেল—ছটা জাহাজের পিছনে টেউয়ের পাহাড় ধ্বসে গিয়ে জলের পাতাল হাঁ করলে আর সামনের সমুদ্র অন্থির হয়ে থর থর করে কেঁপে কেঁপে ফুলে উঠল। শেযে বোম্বেটেরা শীকারের টুটি টিপে ধরলে। যাত্রী জাহাজখানাকে ঘিরে ফেললে বোম্বেটেদের ছটা জাহাজ, নিষ্ঠ্র মৃত্যুর মত নিংশকে হেসে জাহাজ ছখানা যেন পা টিপে এসে দাড়াল। তারপর ঠিক এক সময়ে ছটা জাহাজের মাস্তলের দড়ি ধরে দ্ত্রে তুলতে তুলতে মুপ্ মুপ্ করে বোম্বেটের দল অসহায় যাত্রী জাহাজখানার পাট।তনের উপর কাঁপিয়ে পড়ল।

রক্ত থেয়ে রাক্সে তলোয়ার গা মোড়া দিয়ে বললে, "আর নয়"—তথন কালীভ্ষণের ছঁস হ'ল। টাটকা রক্তে ইস্পাতের ফলায় আগুণ লেগেচে। কালীভ্ষণ ভাবলে, থাক্, চের হ'য়েচে। এখন একটিকার জাহালধান। টহল দিয়ে আসা যাক।

একটা কাম্রার সামনে এসে কালীভূষণ চম্কে গেল।

কামরার ভিতর থেকে কবাটের ফাটল দিয়ে আলোর ক্ষীণ রশ্মি বাইরে এসে পড়েচে। কবাটে কাণ পেতে কালীভূষণ নিঃশাসের শব্দ শুন্তে পেলে। এই মৃত্যুর হাটে আলো জেলে কে এথানে, বসে ? গভীর বিশ্বয়ে কালীভূষণ কবাটে ধাকা দিলে। কবাটটা খুলে গেল।

কানীভূষণের চোথের সামনে যে অন্তুত দৃশ্য ভেসে উঠল, তা' তার বিখাস হ'ল না।

( इन्दर्व )



বাদল রাণী ধরার পালা সারি

চললো ফিরে হিমালয়ের পানে!

আকাশপথে দীপ্ত রবির আলো

নৃতন আশা দিল সবার প্রাণে॥

বকুল কেয়ার বিদায়-গীতি গাহি

কাশের বনে বাতাস আজি বহে।

শিউলী ঝরি বন্দনা কার করে

দোয়েল শ্রামা শারদ স্থর গাহে॥

সোণার রথে "কিশোর শরৎ" এল

উজল আলো ছড়িয়ে ধরা পরে।

ঘাসের ফুলে আঁকছে আলিম্পনা

দিখধুরা মনের মত কোরে॥

সবুজ লতার মোহন উত্রীয়

বুকটেকে ওর পিঠের পরে দোলে।

স্থলকমলের রাঙা বরণ আজ

আগুণ সম ।শরের পরে ছলে॥

ছুলছে গলায় বিনাস্তায় গাঁথা

করবী আর পদাকুঁ ড়ির মালা।

কপালে ওর চাঁদের তিলক আকা

সেই আলোতে বিশ্বভূবন আলা॥

হাজার লহর সাগর জলে নাচে

ধুইয়ে দিতে কোমল চরণ হটা।

অপরাজিতা জোড় করে হাত আছে

প্রণাম দিতে পথের পরে লুটা॥



# কিশোর-এর অপয়ত্যু

# শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধাায়

অপরাধের মধ্যে একটি মাসিক পত্রিকা বার করব ঠিক করে'ছিলুম। তাতে'ই একেবারে ছলস্থল কাণ্ড! কাণ্ডটাই শোনঃ

মামাবাবু মা'কে বল্লেন, "কি ছেলেই তৈরী কর্ছিস্, আন্ত এক্টি বাদর।"

মা এক্টু হেঙ্গে বল্লেন, "কেন' সন্ত আমার তো বিশেষ বাদরামি করে না বাপু। নিজের লেখাপড়া নিয়েই থাকে, না আছে তার সিনেমা দেখা বা ম্যাচ খেলা দেখার হুজুগ, না আছে আছে। দেবার বাতিক।"

ভার বিরাট গোঁফে আঙ্গুল চালিয়ে মামাবাবু বল্লেন. "দিন দিন তোর বুদ্ধিটাও ভোঁতা হয়ে আস্ছে দেখ্ছি। এ দিকে যে ছেলে তোর এক্টা মাসিক পত্রিকা বার করতে চায়।"

"কেন তা'তে ক্ষতি কি ? এখন থেকে যদি সে ওদিকে ঝোঁক দেয় ব্ড় হ'য়ে সে হয়ত ভালো করেই এক্টা পত্রিকা চালাতে পার্বে, চাক্রীর জত্যে আর আফিসে আফিসে ঘুরে বেড়াতে হবে না।"

"তুইও যেমন! মিছিমিছি কতকগুলো টাকার আদ্ধ। তা ছাড়া লেখাপড়ারও যথেষ্ট কতি; এই বি, এ পরীকাটা কেমন ও পাশ কর্তে পারে দেখে নিস্।" তার ভারী পায়ের শব্দ কর্তে কর্তে তিনি চলো গোলেন। মা'র কাছ থেকে কোনও রকম সমর্থন না পেয়ে গোঁক জোড়াটা তাঁর সজাকর কাঁটার মত তীক্ষ আর শক্ত হয়ে উঠ্ল।

বাড়ীর ভেতর ছোট এক্টা ঘর ঠিক করেছি<sup>মু</sup>আমাদের 'কিশোর'এর আফিসের জন্তে। বাইরে মস্ত এক্টা লেটার-বন্ধ-পত্রিকার চিঠিপত্র ইত্যাদির জন্তে।



অগ্রহায়ণ, ১৩৪

ভূতো এসে খবর দিল, "দেখ্ সন্ত, তোদের পত্রিকাটা আমার দাদার প্রেস্ থেকে ছাপা না কেন। শ্রামৰাজ্ঞারে তাঁর প্রেস্—নাম, দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড্। আমি বলে রেখেছি ছ'টাকা করেই ফর্মা তিনি ছাপিয়ে দিতে রাজী হয়েছেন। অহ্য কোখাও এতো সন্তা পাবি না, তা' ছাড়া কাজ যা' একেবারে ফাষ্টো কিলায়ে।"

ভূতোর ইংরিজি উচ্চারণগুলো চিবকালই এক্টু অন্তত ধরণের। শুনে শুনে আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে।

স্থাপা বল্ল, "দেথ সন্তু, পত্রিকা বার কর্ছিস্ বার কর, কিন্তু কয়েকটা কথা বলি মন দিয়া শোন্। প্রথমতঃ পত্রিকায় গল্প কবিতার চেয়ে বেশী দর্কারী বিজ্ঞাপন। সিদ্ধ মলম, দেশী বিভি, পরিমল নস্থ, ফ্রেঞ্চ লণ্ড্রি (বাঙ্গালীদের), হাই ক্লাস বৃক বাইণ্ডার্স, কালা অরের দৈব ওবুধ, ভৈরবীর স্বপ্রপ্রাপ্ত মাছলি. ইত্যাদির বিজ্ঞাপন জোগাড় করার জন্মে একজন এজেন্ট্রাখ্। বলিস্তো আমার মাস্ভুতো ভাই বিন্দেকে পাঠিয়ে দিই। টোয়েন্টি ফাইভ্পার্সেন্ট্রিমান্ আর একটা বাসের অল্-সেকসান মানপ্লি হলেই হবে।"

তার কথাগুলো সুযুক্তিপূর্ণ বলেই মনে হল। বল্লুম, "আচ্ছা পাঠিয়ে দিস্।"

প্রথম সংখ্যার জন্ম অন্ততঃ ভালো ভালো নামকরা লেখকদের লেখা নিতে হবে। ভাব্লুম সেটা আর শক্ত কি. নিজেদের লেখা ছাপাবার সুযোগ পেলে তাঁরা নিশ্চয় খুসী হয়েই লেখা দিয়ে দেবেন!

প্রথমেই গেলাম সৌমেন্দ্র কুমার মুখোপাধাায়ের বাড়ী। ছোটদের নাম-করা লেখক ভিনি। তাঁর কাছ থেকে এক্টা ধারাবাহিক উপত্যাস আদায় কর্তে পার্লেই—ব্যাস্। আমাদের পত্রিকার সেটা নিশ্চয়ই একটা একস্ট্রা এট্রাকশান হবে।

তাঁর বাড়ীর কড়া নাড়তেই এক ভদ্রলোক দর্জা খুলে' দিলেন। বল্লুম, "সৌমোন্বাবু আছেন ?"

"আমিই সৌম্যেন্বারু। আস্থন ভেতরে! কি চাই আপ্নার?"

বল্লুম, "ইয়ে, মানে আমরা একটা পত্রিকা বার করছি, নাম কিশোর। আপ্লার কাছে আসছি এক্টা উপত্যাস নিতে।"

একমুখ হেসে' তিনি বল্লেন, "বস্থন। এ' তো ভালো কথা। আমি কিন্তু আড়াইশ'র কমে লিখি না। তা আপ্নাদের এ' প্রথম উদ্দম, প্রথম প্রচেষ্টা। আমাদেরও নিশ্চরই কিছু সাহায্য করা উচিত। দেবেন ছ' শ,' তা' হলেই হবে।"



লুগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

আমার চোথ তো কপালে ওঠার জোগাড়। ছ-শো-টা-কা! কিন্তু ভদ্রলোকের সাম্নে এমন ভাব দেখালুম যেন তাতেই রাঞ্জি, যদিও ভালো করেই জানি এত টাকা দেবার আমার সামর্থ্য নেই। বল্লুম, "আচ্ছা, কাল পরশুর ভিতর নিয়ে যাবোখন। আপ্নার লেখা নিশ্চয়ই প্রস্তুত আছে ?"

"ও' আর প্রস্তুত অপ্রস্তুত কি ? টাকা হাতে এলেই মাথায় প্লট্ ঘুর্বে। যাবো এক্টা ছ'টো ডাকাতির সিনেমায় কিংবা কোনও জাঙ্গ পিক্চারে; তারপরেই দেখ্বেন ক্যায়সা षि निः এक धातावाहिक !"

সেখান থেকে বেরিয়ে গেলুম মহেন্দ্রকুমার রায়ের বাড়ী। ছোটদের জত্যে ভুতুড়ে গল্প লিখে ইনি যথেষ্ট খ্যাতি অৰ্জন করেছেন। দরজায় ধারু। দিতেই এখানে যে ভত্রলোক বেরিয়ে এলেন মোটা দিব্যি নধর তাঁর দেহ। বললেন, "কি চাই ?"

😘 ফুটপাথে দাঁড়িয়ে তো আর সব কথা বলা যায় না। একট ইতস্ততঃ করে বল্লুম, "আমর। একটা নতুন পত্রিকা বার করছি, আপনার সাহায্য চাই।"

ভদ্রলোক বললেন, "আম্মন। তা' প্রতি গল্পে আপনারা কত করে' দেবেন ?"

"দেখুন এই আমাদে প্রথম প্রচেষ্টা। আর বুঝ লেনই তো, ফাণ্ডও এমন কিছু বেশী নয়, তাই ...... কাছের চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছিলুম। ভদ্রলোক "হাঁ হাঁ" করে' উঠে বললেন "ওটায় নয়, ওটায় নয়, এইটায় বস্থন।" তিনি ঠিক তা'র পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন, "ত", তারপর গ"

প্রথমে তাঁর এই বিচিত্র বাবহারের তাৎপর্যা বুঝুতে পারি নি। কিন্তু বুঝুতে বা অকুভব করতে রিশেব দেরী হল না। — চেয়ারটায় অগুন্তি ছারপোকা !! যারা টাকা না দিয়ে গল্প চাইতে আসে এই চেয়ারটা নিশ্চয়ই তা'দের জন্মে বরাদ্দ, কোন লোকই বেশীক্ষণ বিরক্ত করতে পারে না। কি অদ্ভুত বিজ্ঞানসম্মত এই বন্দোবস্ত।

বলছিলুম, "শুনলেনই তো. নতুন পত্রিকা আমাদের। তাই প্রথমে আমরা কিছু দিতে পারব না ৷"......উঃ (নেপথো) এক্টু সরে' বসে', "কিন্তু পেপারটা ষ্টাণ্ড্ কর্লেই".......ওঃ (নেপথো) —"আচ্ছা আজ আসি, অন্য একদিন আসব।"

া । । ভদ্রলোক একটু মিষ্টি হেসে বল্লেন "নিশ্চয়ই আস্বেন। আজ বোধ হয় আপুনার বিধাৰ কাজ আছে ∤ .....নতুন পত্ৰিকা বার কর্ছেদ, থাকাই তো স্বাভাবিক। .....আছে। ন্মকার।"



"নমস্কার", রাস্তায় এসে পড়্লুম। উ:, কম সে কম পোয়াটাক রক্ত ব্যাটারা চুবে' নিয়েছে। আবার ওমুখো হব • রামোঃ।

আরও কয়েকজন নাম-করা লেখকের কাছে ঘুর্ল্ম। কিন্তু স্বাইকার সেই একই ভাব "ফেলো কড়ি, মাথো তেল।" বিরক্ত হয়ে ভাবন্ম, "ধুতোর। নিজেরাই লিখব। ভালো গল্প হলেই হল, নামে কি আসে যায়?"

তা'রপর শ্রামবাজারে বাসে করে' এলুম প্রেসের খোঁজে। নতুন পত্রিকা বার কর্ছি, অদম্য উৎসাহ।

ঠিকানা অনুযায়ী সেই রাস্তাটা খুঁজে বার কর্লুম—এ' প্রাস্ত থেকে ও প্রাস্ত পর্যান্ত বার ছই ঘোরাঘুরি কর্লুম, কিন্তু কোথায় সেই বিখ্যাত—দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেস্ লিমিটেড্ ? ভূতোটা একটা ভূতো চাল মারে নি তো ?

মরীয়া হয়ে শেষে এক স্থানীয় ভদ্রলোককে পাক্ড়াও কর্লুম, "মশাই দি প্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেস্ কোথায় বলতে পারেন ?"

ভদ্রলোক সাম্নের এক্টা আস্তাবলের মত জায়গা নিঃশব্দে আফুল তুলে' দেখালেন। প্রথমে ভাবলুম তিনি বুঝি রসিকতা কর্ছেন—তারপরেই এক্টা সবুজ সাইনবোর্ড আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। রোদে আর জলে তার ওপরকার লেখাগুলো অনেকটা আব্ছা হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধি খরচ করে পড়তে হল "ছাপাখানা"—কিন্তু কে এক সত্যবাদী যুবক কি বালক ছুরি দিয়ে চেঁচে তার প্রথম অক্ষরটা বেমালুম উঠিয়ে দিয়েছে!

নাকে রুমাল চেপে' বিখ্যাত দি গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের আফিস্ রুমে চুক্লাম। অনেক দর ক্যাক্ষির পর সাড়ে' ছ' টাকায় ফর্মা রফা হল। কিন্তু প্রেসের চেহারাও আব্ -হাওয়ায় আমার উৎসাহের আগুণ তখন অনেক্টা নিভে এসেছে।

বাড়ী ফিরেই দেখি 'কিশোর'এর লেটার বক্সে মস্ত বড় একটা বুক্ পোষ্ট। ওপরে লেখা—
ট দি এডিটার, কিশোর।—উৎসাহে আমার বুকটা ফুলে' উঠ্ল। এাড ভাটাইস্মেটের কি
রকম প্রভুত্তর পাচ্ছি! অধৈর্য হয়ে খামটা এব ড়ো-খেব ড়ো করে' ছিঁড়ে ফেল্লুম। পরক্ষণেই
সমস্ত উৎসাহটা হাওয়া বেরিয়ে-যাওয়া বেলুনের মত চুপ্রে গেল! আমার সান্নে ফুটে' উঠ্ল
ভোলী মাতুলের পদ্ম হস্তাক্ষর। ডজন আড়াই কবিতা তিনি পাঠিয়েছেন আর তা'র সঙ্গে



गह,

আমার কথা না শুনে যখন তুই নেহাংই অবাধ্যের মত পত্রিকা বার কর্ছিস্ তখন আনোক্তপায় হয়ে তোকে এই কবিতাগুলো পাঠালাম। উদ্দেশ্য সাধু, লেখা জোগাড়ের জক্মে তোকে বাঁড়ে টো টো করে' ঘুরে সময় নষ্ট কর্তে না হয় তাই এগুলো পাঠানো। ছ' কপি করে ম্যাগান্ধিন তোর মামীমার নামে পাঠাস; আর কবিতাগুলোও তোর মামীরই লেখা, তার নামেই ছাপাস।

তোর—মামা

## পু:-কবিতাগুলো সব প্রথম পাতায় ছাপাবি।

এবারে আমার কালা পেলো। জানি মামীমার যথেষ্ট সাধারণ বৃদ্ধি আছে। মৃড়ি
ঘণ্ট আর আইস্ক্রীম আর চাট্নী ছাড়া তিনি অহা বিশেষ কিছু করেন না। কিন্তু মামাবার
ছেলে বেলা থেকেই অতি নিষ্ঠুর ভাবে বাংলা সাহিত্যকে আক্রমণ করে আস্ছেন—এই
আড়াই ডজন কবিতা, বাংলা দেশের আড়াই ডজন ত্রৈমাসিক, মাসিক, পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক
পত্রিকা থেকে ফিরে—আসা—কবিতা; ঐ কীর্ত্তি তাঁরই।...হায়, হুল্কার ছাড়লে আর
সঞ্জাক্তর কাঁটার মন্ত থোঁচা খোঁচা গোঁপের ঝাড় থাক্লেই যদি ভালো কবিতা কোথা
থেতা!

বিশেকে ওরফে বৃশ্লাবনকে নগদ দশটাকা থর্চা করে ইতিমধ্যে এক্টা মান্থ্লি

টিকেট্ কিনে দিয়েছি, কিন্তু এড্ভার্চাইস্মেণ্ট এতােদিনে এক্টিও এসে জােটেনি।
শে মাঝে মাঝে আমাকে এসে অভয় দের, অনেক জারগা থেকেই সে নাকি প্রমিস্ পেয়েছে।
কেন্ট দেবে দিন কয়েকের মধাে, কেন্ট নাকি প্রথম সংখ্যাটা দেখে তারপর দেবে। আমার
কিন্তু দৃঢ় বিশ্বাস বিশেল সারা সকাল শ্রামবাজার, কিংবা এন্ট্যালি কিংবা আলিপুরে
আজ্জা দেয়, তুপুরের দিকে কোল্কাতার যত সিনেমা-হাউসের বাইরের ছবি দেখে বেড়ায়,
বিকেলের দিকে চিনে বাদাম থেতে থেতে র্যাম্পাটে দাঁড়িয়ে নির্বিচারে ম্যাচ্থেলা দেখে,
ভারপর সজ্যের দিকে ছাত-খোলা ভাব ল্ ভেকারে চড়ে এক্ট্ হাওয়া থেয়ে আসে!

বাই হোক্ এতো বিশ্ব থাকা সত্ত্বেও আমি একনিষ্ঠ ভাবে চেষ্টা করে' চলেছি, কিশোর কাল্প ক্ষাতেই হ'বে,—এটা যেন আমার একটা নেশা হয়ে দাড়িয়েছে। প্রথম সংখ্যার ক্ষাত্তে অখ্যাত লেখকমণ্ডলীর কাছ থেকেই কতকগুলো চলনসই লেখা জোগাড় করে'ছি।

### কিশোর-এর অপযৃত্য শ্রীকামানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যার



শুধু এক্টা গোটা ছ'পাতার ভালো গল্প হলেই হয়। বাংলা মাসের আজ দশই। কুড়ি তারিখের মধ্যৈ সমস্ত লেখা প্রেসে দিয়ে দিলে মাস কাবারের দিন চারেক্ আগেই তা'রাদিয়ে দেবে বলে'ছে।

এখন এই ছ'পাতার গল্প কা'র কাছ থেকে পাওয়া যায় ? তার ওপর ঐ গল্পটা বেশ এক্টু ভালো হওয়া চাই! কোনও বিখ্যাত লেখকের কাছে আর যাই নি, একজন তো ছারপোকা লেলিয়ে দিয়েছিলেন, এবারে যদি কুকুর লেলিয়ে দেন...নাঃ, কিশোর-এর চেয়ে পৈত্রিক প্রাণটার দাম অনেক বেশী!

হঠাৎ এক্টা কথা চট্ করে' মাথায় এলো, ছোটকাকা... দি আইডিয়া! স্কুল কলেজে পড়ার সময় তিনি লিখ্তেন, এবং ভালোই লিখ্তেন। ভাব্লুম, যেমন করেই হোক্ তার কাছ থেকে একটা লেখা জোগাড় কর্তে হবে—তবে তাঁর একমাত্র লোম অসম্ভব কুঁড়ে তিনি! নইলে লেখার দিকে যেন প্রতিভাই তাঁর ছিল, ছিল এক্টা প্রকাণ্ড সম্ভাবনা। কিন্তু কুঁড়েমি করেই সমস্ত তিনি মাটি কর্লেন। অভিযোগ কর্লে উত্তর দেন, "প্রমুদ্ধ। জিনিয় কি আর আছে রে গ"

কিন্তু, যাই হোক্, তাঁর কাছ থেকে এক্টা ভালো গল্প আদায় কর্তেই হবে; চেষ্টা কর্লে এখনও তিনি নিশ্চয়ই ভাল গল্প লিখ্তে পার্বেন।

ইজি চেয়ারের হাতলের ওপর পা ছ'টো তুলে' দিয়ে মুখে এক ধ্মায়মান পাইপ লাগিয়ে তিনি নিঃশব্দে আমার কথা শুনে গেলেন। পরে বল্লেন, "আচ্ছা চেষ্টা করে দেখি। এখন কি আর লিখ্তে টিক্তে পার্বো? যাই হোক্, পরশু সকালে তুই একবার আসিস্।"

আনন্দে আমার লাফাতে ইচ্ছে কর্ল। এক কথাতেই রাজী, ইভিহাসে এ' যে একেবারে নতুন!

নির্দিষ্ট দিনে সকাল সকাল তাঁর ওখানে গেলুম। সেই ইজিচেয়ারে একই পোজে . তিনি নিশ্চিম্ভ হ'য়ে শুয়ে। কাকীমা চা-টোষ্ট এনে দিলেন। বল্লুম, "কোথায় আছে লেখাটা ?"

তিনি হেসে বল্লেন, "আরে, অত ব্যস্ত কেনো। এক্টা ভালো প্লট্ মাথায় আসা চাই তো ? এই ছু'দিন কেবলই ভেবিছি, কিচ্ছুটি মাথায় আসে নি।'

বল্লুম, বিপদ ঘটাবেন দেখ ছি।...আচ্ছা অরিজিন্সাল প্লটের গল্প না হয় পরে দেবেন। - উপস্থিত কোনও বিলিতি গল্পের অনুবাদ টন্থবাদ কিছু এক্টা করে দিন। এক্ট্ কাম্পান করে' কর্তে পার্লে অরিজিন্সাল বলেই চালিয়ে দেবো।"



তিনি উৎসাহিত হয়ে বল্লেন, "দি আইডিয়া! আচ্ছা এক্টা ভালো বিলিডি পত্ন অমুবাদ করে দেবো; এ আর এমন শক্ত ব্যাপার কি ? আসিস্ দিন চারেক পরে।"

বল্লুম, "কুড়ি তারিখের মধ্যে সব লেখা প্রেসে দিতে হ'বে। চারদিন পরে হল। বোলো তারিখ, দেখুবেন দেরী যেকুনা হয়।"

হেসে তিনি বল্লেন, "নারে পাগ্লা না। দেখিস্ না, খাসা এক্টি অসুবাদ। ধুনী তো ?"

যোলো ভারিখে কাকাবাবুর কাছে আবার গেলুম। তিনি বল্লেন, "বোস্ সম্ভ বোস্।"

বল্লুম "বোস্ব ভো, কিন্তু হল কদ্যুর ?"

ভিনি হেসে' বললেন, "বহুদূর। আর এক্টু বাকী।"

বল্লুম, "দেখ্বো। এদিকে আবার ছ' পাতার চেয়ে যেন বেড়ে না যায়। ...কৈ কোশায় আছে ম্যানুস্ক্রিপ ্টা ় দেখি কি রকম হচ্ছে ?"

তিনি বল্লেন, "অত ব্যস্ত কেনো? এক সঙ্গে দেখিস্। নইলে গল্পের ইণ্টারেষ্ট চলে' যাবে।"

বল্লুম, "ক'বে শেষ হবে ?"

"এই পর্ভ নাগাদ।"

"হবে তো ?"

🕝 "আরে হ'তেই হ'বে, দেখে নিস্।"

"কিন্তু পরশু হ'ল গিয়ে আঠার ভারিখ। ছাতে মোটে তু' দিন থাক্বে।"

পাইপে তামাক ঠাস্তে ঠাস্তে তিনি বল্লেন, "তুই যে মাড়োয়াড়ীদের মত হলি রে। ট্রেণ ছাড়ার ঘন্টা চারেক্ আগে ষ্টেশানে না এলে তারা মোটেই সুস্থ বোধ করে না।"

বল্লুম, "দেখ্বেন, ঠিক্ সময়ে ট্রেণ ধর্ব বলেই লোকে ট্রেণ ফেল করে'। কিন্তু আনৌ আসাই বৃদ্ধিমানের কাজ।"

আঠারো তারিখ। ফুরু ছুরু বুক নিয়ে কাকাবাবুর বাড়ীতে হাজির সন্ধ্যের দিকে। কবিমা কল্লেন, "কে রে, সন্ত ?' আয় বাবা, বোস্। তোর ছোটকাকা তো এক সপ্তাহের করে শিক্ষা বেড়াতে চলে গিয়েছেন।"

"এঁটা বলেন কি ? আমার লেখাটা ?"



অগ্ৰহাৰণ, ১৩৪৪

"তিনি বলে'ছেন 'লেখাটা আর শেষ হ'ল না। সন্তু তো ভালোই লেখে' সেই যেন অনুবাদটা করে নেয়।' নাম নিয়ে বিশেষ গোলমাল হ'লে ওঁর নামটা দিতে পারিস্।'

বল্ল্ম, "যাক সে। যতটা অমুবাদ হয়েছে সেই ম্যানুসক্রিপ্ট্টা দিন আর সেই অরিজিন্তাল বইটা। বাকীটা আমাকেই শেষ কর্তে হরে।"

কাকীমা বল্লেন, "ম্যান্ত্স্ক্রিপ্ট্ কি রকম? ঐ কদিন তো তিনি এক্টি আঁচড়ও কাটেননি। তবে এক্টা বই দিয়ে গিয়েছেন তোর নামে।" কাকীমা হাান্স্ এয়াগুরসনের ছোট গল্লের এক্টি বই আমাকে এনে দিলেন ভেতরে ছোট এক্টি শ্লিপ্—"এ সব গল্ল তো তোমার পড়াই আছে, ছোট আর ভালো দেখে বেছে নিয়ে অনুবাদ করে ফেলো। ঘণ্টা ছুই এর বেশী লাগ্বে না।"

বাড়ী এসে "কিশোর" এর অফিস্ রুমে বসে চিঠি লিথ্তে লাগ্লুম; শ্রীচরণেষু মামাবাবু,

আপ্নার কবিতার জন্মে বিশেষ ধন্মবাদ। তবে আপনার উপদেশটাই বেশী মূল্যবান। সময় আর টাকা নষ্ট না করে তাই আর "কিশোর" বার কর্লুম না। কবিতাগুলি চমৎকার, কিশোর বেরুলে প্রথম পাতাতেই বেরুতো।

ইতি-প্রণতঃ





# প্রাপ্তেঘেন্দ্র ঘিত্র

। পুনর প্রকাশিতের পর

হাউই জাহাজে তারা নেই! তাহলে এই মহাশৃন্মে তারা আছে কোথায় ? বেতারে ধবরই বা পাঠাচেছ কোথা থেকে ?

বেতার ঘব থেকে ষ্টাইনের হাসিতে অক্ষম রাগে ঝলতে ঝলতে বেরিয়ে পড়ে সমর সেই কথাই ভাবছিল।

নিজের ঘরে গিয়েও তাব এই হ'ল একমাত্র ভাবনা। গ্রাইনের আক্রোশও এ ভাবনার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল।

ষ্টাইন্ই অবশ্য সমস্ত ব্যাপারের মূল। গোড়া থেকেই ডাঃ ক্রলের কেন সে শক্রতা করেছে, কেন যে ডাঃ ক্রল তাকে জাহাজে বন্দী করে রেখে গিয়েছিলেন অথচ বাইরে পুলিশের হাতে দেন নি এসব কথা অবশ্য জানবার উপায় নেই। কিন্তু ষ্টাইন যে মুক্ত হয়েও ডাঃ ক্রলের ভয়ে জাহাজ থেকে পালায় নি এই জাহাজেই লুকিয়ে থেকে ঠিক সময় বুঝে সে যে ডাঃ ক্রল ও



#### পৃথিবী ছাড়িয়ে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্ত

অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

সে রাত্রে ঠিক কি হয়েছিল তা সে ধারণা করতে পারে না। একই ঘরে অজয় ও সে শুয়েছিল। তারই ভেতর থেকে অজয়কে কি কৌশলে ষ্টাইন সরিয়েছে তা বোঝা যায় না।

সাহায্যের জন্মে ষ্টাইনের একজনকে দরকার ছিল, সেই জন্মেই নিশ্চয় সমরকে সে রেহাই দিয়েছে। কিন্তু অজয় ও ডাঃ ব্রুলকে নিয়ে সে কি করেছে।

হাউই জাহাজের সব রহস্থ অবশ্য তার জানা নয়। সমুদ্রের জাহাজে যেমন লাইফ বোট থাকে এই হাউই জাহাজের তেমন কিছু ছোট যক্ত্রখান ছিল। কি । প্রাইন কি ডাঃ ব্রুল আর অজয়কে সেই রকম কোন কিছুতে তুলে ছেড়ে দিয়েছে ?

এছাড়া অজয় ও ডাঃ ক্রলের হাউই জাহাজ থেকে অন্তর্ধান ও এখন বেতার সংবাদ প্রেরণের কোন অর্থ ত হয় না।

কিন্তু সমুদ্রে লাইফ বোট যদি বা এই কাব্দে লাগে,—এই অসীম মহাশুন্তে ওরক্ম কোন যন্ত্রযানের কোন মূল্য ত নেই। সে যন্ত্রযানের আর কতটুকু ক্ষমতা? তাদের বিশাল হাউই জাহাজ অতি কপ্টে যে দীর্ঘ শৃত্যপথ পার হতে পারে সামাত্য একটা ছোট যন্ত্রযান সে পথের কতটুকু পার হতে পারে! ষ্টাইন ত তাদের জেনে শুনে একেবারে মৃত্যুর মূথে ঠেলে পাঠিয়েছে। অজয় ও ডাঃ ব্রুলের সেই যন্ত্রযানে বেতারযন্ত্র আছে বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তাও ত কোন কাজে আসবে না।

পৃথিবী থেকে বুধগ্রহের পথে কোন শৃন্তে তারা এখন ভাসছে কে জানে! কোন দিন কোথাও কূল পাবার আশা তাদের নেই। হাউই জাহাজ প্রতিমূহুর্তে তাদের আরো দূরে ফেলে আসছে। জাহাজের ওপর কর্তৃত্ব থাকলে সে অবশ্য হাউই জাহাজ ফিরিয়ে তাদের সন্ধানে যেত। কিন্তু তা ত তার নেই। কোনরকমে ষ্টাইনকে কাবু করতে পারলেভ একলা সে এ জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না।

ষ্টাইনকে হাতে পায়ে ধরে মিনতি করা এখন একমাত্র পথ। কিন্তু তাতে কোন রকম ফল হবে না সেজানে। দয়া মায়া মমতা বলে কোন কিছু থাকলে এমন কাজ সে করতেই পারত না।

না—অজয় আর ডাঃ ক্রলকে বাঁচাবার কোন আশা যে নেই সমর বেশ ভাল করেই বুঝতে পারে। মহাশৃত্যের মাঝে ভাদের সেই ছোট বস্ত্রযানেই ভাদের শেষ সমাধি হবে। ছঃখে রাগে হতাশায় সমরের যেন নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে।

একবার অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে সে তার দেশের বাড়িতে বাইরের কোন গাছ থেকে একটা মরণাপন্ন পাখীর কাতর গোঙানি শুনেছিল অর্দ্ধেক রাত ধরে। পাখীটা কোধায়



শগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

আহত হয়ে গোঙাছে বোঝবার উপায় নেই। তাকে উদ্ধার করে আনার কল্পনাও বাতৃলতা, কিন্তু তথু সারারাত সমর ঘুমোতে পারেনি। অন্ধকারে সেই অসহায় কাতর আর্তনাদ যেন তার মাথার ভেতর ছুরীর ফলার মত বিঁধেছে।

অজয়দের কথা ভেবে তার সেই পাখীটার কথাই মনে পড়ে। মহাশূত্যে হতাশভাবে যভ দিন ক্ষমতায় কুলোয় তারা বেতার ডাক পাঠাতেই থাকবে। কেউ সে ডাকে সাড়া দেবার তবু নেই! কেউ নেই তাদের উদ্ধার করবার। একদিন সে ডাক তারপর আসনা থেকে থেমে যাবে। বেশীদিন এই ভাবনাই সার করলে সমর কি করে ফেলত বলা যায় না। এখন তার একমাত্র সঙ্কল্প ষ্টাইনের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া। তার স্বযোগের জ্ঞাে অপেকা করার ধৈর্য্য তার থাকত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এরই মধ্যে এমন একটি উত্তেজনা এসে জুটল যাতে অজয়দের ভাগ্য সম্বন্ধে হতাশা ও তুঃখ কতকটা সে ভূলে থাকার সুযোগ পেলে।

অজয়দের বেতার ডাক পাবার পর তথন অনেক দিন--- সবশ্য পৃথিবীর হিসেবে কেটেছে।

হঠাৎ একদিন ষ্টাইনই উত্তেজিত ভাবে জানালে শীগ্গীর সমরের কন্ট্রোল রুমে যাওয়া চাই।

ষ্টাইনকে এত উত্তেজিত কোন দিন সমর দেখেনি, একট অবাক হয়ে সে গেল কটোল রুমে। এ সময়ে সেথানে তাকে ডাকার কি প্রয়োজন গু

প্রয়োজন সত্যিই গুরুতর! ঘরে যেতেই একটা যন্তের কাঁচ ঢাকা ডালার দিকে মির্দ্দেশ করে ষ্টাইন বল্লে--দেখতে পাচ্ছ কিছু!

তাইত আশ্চর্যা! যন্ত্রটা মাধ্যাকর্ষণের মাপ নেবার। ভার কাঁটা পৃথিবী ছাড়িয়ে সাসার পর বছদিন এক ভাবে ছিল, হঠাৎ তা একদিকে হেলেছে।

আনন্দে উত্তেজনার প্রাইনের ওপর তার জাতক্রোধ প্রয়ন্ত ভূলে সমর বলে উঠল— একি ! বুধ যে আমাদের সতি৷ টানতে সুরু করেছে ! আমরা এসে পড়েছি !

"তাত পড়েছিঃ এখন প্রস্তুত হও। প্রায় পঞ্চাশ ঘণ্টার মধ্যে আমাদের অভিযানের ভাগা নির্ণয় হয়ে যাবে! দেখা যাক বুধ গ্রহ আমাদের কি ভাবে অভার্থনা করে!

এই উত্তেজনার ভেতরও "আমাদের অভিযান"—কথাটা খোঁচার মত সমরের কানে বিঁধল। ডাঃ ব্রুল আর অজয়কে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে ষ্টাইন এখন কিনা এ ব্যাপারটাকে "আমাদের অভিযান" বলে দাবী করতে চায়!



অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

কিন্তু সে কথা নিয়ে রাগারাগি করবার তখন সময় নয়। তার চেয়ে অনেক জরুরী কাজ সামনে।

কি ভাবে যে তারপর ঘন্টার পর ঘন্টা কাটতে লাগ্লল, কি উৎসাহ ও উত্তেজনার ভেতর দিয়ে তা বৃঝি বর্ণনা করাও যায় না। আহার নেই ঘুম নেই, অন্ত কোন চিন্তাও নেই!

মাধ্যাকর্ষণ মানযন্ত্রের কাঁটা একটু একটু করে হেলে যাচ্ছে। ষ্টাইন তার নির্দ্দেশ সমরের কাছে শুনে শুনে একটু একটু করে হাউই জাহাজের বেগ কমিয়ে আনভে।

মাধ্যাকর্ষণের টান বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের পরিবর্ত্তনও যেন তারা এবার স্পষ্ট করে টের পাচ্ছিল। ধীরে ধীরে শরীরের ভার স্বাভাবিক হয়ে আসছে। নড়া চড়া এখন আর সাবধানে করতে হয় না, হাত পা নাড়া ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসছে।

সবচেয়ে বেশী উত্তেজনা দূরবীণের ভেতর দিয়ে বুধ গ্রহের চেহারা দেখায়। প্রথমে বুধ গ্রহের চেহারা ছিল অস্পষ্ট চাঁদের মত। ধীরে ধীরে সে চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে ঘন মেঘের আবরণে বুধ গ্রহ ঢাকা, তা এখন বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, এমন কি এক জায়গায় প্রবল ঝড়ের বেগে সে ঘন মেঘে যে আলোড়ন চলেছে তা পর্যান্ত।

হাউই জাহাজের আর নিজের বেগের কোন প্রয়োজন নেই। বুধ গ্রহ এখন তাকে সবেগে নিজের দিকে টানছে। সে প্রচণ্ড টানে যাতে বুধ গ্রহের গায়ে আছড়ে না পড়তে হয় সে জন্মে এখন একটু একটু করে বরং উপ্টো দিকে ষ্টাইনকে বেগ বাড়াতে হচ্ছে।

বুধের ঘন মেঘের আবরণ ক্রমশঃ বিছ্যুৎ বেগে তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। টেলিস্কোপ সে বেগের সঙ্গে সমান তালে ফোকাস্ করে রাখাই কঠিন। এ রকম জমাট নিবিড় মেঘ পৃথিবীর আকাশে কোন দিন সমর কল্পনাও করতে পারে না।

মেঘ বলে সেগুলি মনে হয় না, সে যেন জলীয় বাম্পের চেয়ে আরো গাঢ়, আরো স্ল কোন পদার্থ দিয়ে তৈরী। তার দিকে এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে যেন ঘোলাটে রঙবেরংএর কাদা জলের একটা প্রকাণ্ড ঘূর্ণি নীচে পাক খাচ্ছে। স্থায়ের আলো তার ওপর পড়ায় কত রঙ যে ঠিকরে পড়ছে তার লেখাজোখা নেই। পৃথিবীর কোন স্থাাস্তেও বৃথি এত রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায় না।

এখনো বৃধ গ্রহের আসল চেহারা কি তারা জ্ঞানে না। কি আছে সেখানে! এই ঘন মেঘের আড়ালে কি রূপ সে লুকিয়ে রেখেছে!



এই ত মেঘলোক এসে পড়েছে তাদের চারিধারে। হাউই জাহাজ মেঘের আবরণ ভেদ করে চলেছে। তাদের অভিযানের পরিণাম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থির হয়ে যাবে।

তারা কি নিরাপদে গ্রিষে নামতে পারবে বুধের গায়ে! না আছাড় থেয়ে চূরমার হয়ে পড়বে তার ওপর। নিরাপদে হাউই জাহাজ সেথানে পৌছোলেও তাদের ভাগো কি আছে কে জানে। কে জানে বুধ কি ভাবে তাদের অন্তর্থনা করবে! সেখানে কি হাওয়া আছে পৃথিবীর মান্ন্যের নিঃশ্বাস নেবার মত? আহার আছে মান্ন্যের উপযোগী? সে জগং কি প্রাণহীন, শৃত্য মরুভূমি! না, অত্য কোন কল্পনার অতীত অদ্ভূত জীব গোষ্ঠি সে গ্রহ অধিকার করে আছে? যদি তা থাকে তাহলে সে জীব গোষ্ঠি কত দূর উঠেছে বিবর্ত্তনের পথে? তারা অত্য গ্রহের তুই অতিথিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে? শক্রু হিসাবে তারা কতথানি ভয়ন্ধর?

সমস্ত প্রশ্নের জবাব মিলতে আর দেরী নেই। মেঘের সাবরণ পাংলা হয়ে আসছে। ছাইন মাধ্যাকর্ষণের উল্টো গতিবেগ দিয়ে হাউই জাহাজের গতি একেবারে মন্তর করে এনেছে।

চলবে



# ব্রেলগাড়ী

# শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

একঘেয়ে ইস্কুল—ছবেলা পড়া
একটুকু ফুরসং অবসর নাই—
দিন রাত মেজদার বকুনি-পালা
পালাবো যে কোন দিকে নেই সে উপায়!
হঠাৎ পূজোর ছুটি—অনেক দিনের—
অনেক জাগার পর ঘুমের মতো —
সহরের বাইরেতে অনেক দূরে
চলেছি আজকে উড়ে হাওয়ার মতো!

চলছে রেলের গাড়ী—মাঠের বৃকে
রূপালি লাইন বেয়ে ছুটছে গাড়ী,
সবুজ মাঠের কোলে ছাগল গোরু,
এধারে ওধারে মেলা খড়ের বাড়ী।
নিকানো দেয়াল দাবা যাচ্ছে দেখা.
সামে খালের জলে কলসী দোলে—
মাছরাঙা শাদা বক হাজার হাজার
তারের খুঁটিতে বসে কেবল ঝোলে!

মস্ত লোহার পুল, তলায় নদী
জেলে ডিঙি, ভড় আর জাহাজ চলে—
মাস্তুলে রকমারি পালের মেলা,
মাঝে মাঝে ভাসে বয়া অগাধ জলে!
ভুস্ ভুস্ চলে গাড়ী ওপর দিয়ে
আবার সবুজ মাঠ—সোণালি মাটি,
চলেছে গাঁয়ের পথে গোরুর গাড়ী
বোঝাই রয়েছে ভাতে ধানের আটি।



ছোট ছোট ছোলে-মেয়ে গামছা দিয়ে
লাইনের ঠিক নীচে চিংড়ি ধরে—
ছড়োছড়ি করে তারা থালের জলে
দল বেঁধে হেস্কে হেসে লাফিয়ে পড়ে।
হঠাৎ গাড়ী না দেখে ছ' হাত তুলে
চোথ বুঁজে জিভ কেটে ভঙ্গী করে—
কেউ বা গাড়ীর সাথে লাইন বয়ে
শোঁ।শোঁ। চোঁ। চোঁ। দৌড দিয়ে পাল্লা ধরে!

একটি কাদের বউ ঘোমটা টেনে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে দেখছে গাড়ী পুকুরের ওপরেই কাঁঠাল তলায় ঐ যে ওটাই বুঝি ওদের বাড়ী ? উঠোনে ধানের গোলা তুলসী তলা, মাচায় ঝুলছে লাউ—অনেকগুলি, চূণ মাখা কেলে হাঁড়ি ঝুলছে ছটি-— ছেলে-মেয়ে খেলা করে ছ'হাত তুলি

হঠাৎ থামলো গাড়ী—সন্ধ্যা হ'ল
এটা কোন্ ষ্টেশন—অলছে বাতি
কত লোক ওঠা নামা করছে নিয়ে
রকমারি মোট-ঘাট বাক্স ছাতি!
এবে একটি বুড়ো নামতে গিয়ে,
হাঁটুতে কাপড় বেধে আছাড় খেলো—বিশুনে পোষাক পরা রেলের কুলি
দল বেঁধে এক সাথে দৌড়ে এলো!

## রেলগাড়ী শ্রীনন্দগোপাল সেনগুরু



আবার ছুটলো গাড়ী—আঁধার চিরে
আর ত বাইরে কিছু যায় না দেখা— '
কেবল ঝিঁ ঝিরা ডাকে জোনাক্ ছলে
ঝোপে ঝাড়ে টিটি পাখী কাঁদছে একা!
ছলছে সবুজ আলো নিশান থেকে—
গোখরো সাপের মতো লাইন ছলে
আকাশে ছড়িয়ে ধেঁায়া পাগল হয়ে
তারি বুক বেয়ে গাড়ী কেবল চলে!

গাড়ীতে অনেক লোক পুরুষ-মেয়ে,
কেউ ঢোলে কেউ বকে কেউবা ঘুমায়,
কেউ খোস মেজাজেতে বাঙ্কে বসে,
আনমনে এলোমেলো বেহালা বাজায়!
একটি অন্ধ উঠে ভিকা করে—
ছোট্ট একটি মেয়ে সঙ্গে আছে—
হকার করছে ফিরি কিসের মলম,
কেউ হাসে, কেউ বা সে নামলে বাঁচে

আমি আজ ঘুমাবো না থাকবো জেগে
আজকে আমার ছুটি প্জোর ছুটি—
একটানা কটিনের বাঁধন কেটে,
বাইরে আমার মন পড়েছে লুটি।
বনে জলে আকাশেতে আধারে ছায়ায়
ছড়িয়ে পড়েছে আজ মনটি আমার
সহরের কুনো ঘরে পড়ার চাপে
যে মন উঠতো কেঁদে রোজ দশবার।



# রেলগাড়ী শ্রীনন্দগোপাল লেনগুর

আজকে নতুন করে পেলাম খুঁজে
আমার হারানো মন জগৎ জুড়ে—
তাই ত হাওয়ার বেগে গাড়ীর সাথে
আমার স্থপন ফেরে ছনিয়া ঘুরে!
বাইরে ঝাপ্ সা সব আধার ঢাকা—
কে জানে কি দেশ এটা ? ঘুমের পুরী ?
তেপাস্তরের মাঠ হয়ত এটা—
আমি কি পক্ষীরাজে চলছি উড়ি ?





# जीकारी अप्रापं ग्रीमध्या, वि. 1.

# ইস্লিঙটন্ করিছিয়ান্দের ফুটবল খেলা ঃ—

কোলকাতা এবার যেন শীতের জডতাকে উপেক্ষা করতে চায়! উত্তরদিক থেকে সবে যথন ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু করেছে, এখানকার ঝিমিয়ে পড়া ফুটবল মাঠগুলো তথনই যেন চোথ রগ্ড়ে জেগে উঠ্ল! তোমাদের কাছে নিশ্চরই এটা নোতুন খবর নয় যে এ বছর বিলেত থেকে এক বাছাই-করা খেলোয়াড়দের নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছে একটি ফুটবল টীম—Islington Corinthians তাদের নাম। বিলেতের এগ্যামেচার থেলোয়াড়দের নিয়েই এই দলটি গঠিত। ভারতবর্ষে প্রকৃত রিলিতি ফুট্রল থেলোয়াড়দের এই প্রথম পদার্পণ—তাই এখানকার ফুট বল ইতিহাসে এটা যে একটা স্মরণীয় ঘটনা হ'য়ে থাক্বে তা'তে সন্দেহ নেই। ভারতবংগি আদার পথে এরা হল।তে, সুইট্জাবল্যাও, আর ইজিপ্টে মাচ থেলেছে এবং এখানে সুদীগ তালিকা অনুসাবে সমস্ত খেলা শেষ হ'বার পর এরা পনের দিন হং-কংএ. মনীল্লায় উনত্রিশ দিন থেকে ইণ্ডো-চায়না এবং জাভার সঙ্গে থেলে বরমায় এক সপ্তাহ, ক্যালিফরনিয়ায় পনের দিন থাকার পর এবং ঐ সমস্ত জায়গার নানান টীমের সঙ্গে ম্যাচ থেলার পর এর। আবার ইংলণ্ডে ফিরে' যা'বে। এর আগে অবশ্য চাইনিজ অলিম্পিক ফুট্বল টীম এবং আফ্গানিস্থান থেকে আর এক্টি ফুট্বল টীম এখানে এসে'ছিল। যদিও পূর্নেবাক্ত টীমটি এখানে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে'ছিল তবু সে সমস্ত ম্যাচ "অফিশিয়্যাল" নয়। এই দলের (Islington Corinthians) ভেতর इ'क्रन थिलाग्नाष् आरमहात देखात्रशामानान-अ थिलहिल अवः कृष्ट्वल अस्मितिरामान् व्यक् देश्नाएकतं माठ এই मन याथष्ठे मिकिमानी दंशाएक এवर देशनाएकत आरमहात টীমকে এরা সব দিক দিয়েই represent করেছে।

নীচে এই টীমের খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের নাম ও তা'দের পরিচয় ছোট্ট করে' লিখ্লুম।



#### অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

- (১) পি, বি, ক্লার্ক-—ক্যাপ্টেন। ইনি বিখ্যাত স্কচ ক্যাপ্টেন। ফুল ব্যাকে থেলেন। ইনি Leyton Club-এরও ক্যাপ্টেন ছিলেন এবং এঁর অধিনায়কত্ত্বে স্থানেক বিখ্যাত খেলা হ'য়েছে।
  - (২) ডাব লিউ, হুইট্টাকার স্থুব স্কর সেন্টার হাফ্। বয়েস ২৬ বছর।
- (৩) টেড্ উইঙ্গফিল্ড অভিজ্ঞ গোলকিপার ! বয়েস ২৭ বছর, ৫ ফিট**্ ১১ ইঞ্চি লম্বা ।** ১৯৩৬ এ ইণ্টার-স্থাস্থানালের ট্রায়ালে খেলেছিলেন।
- (৪) মি: লঙ্গমান—ইনিও গোলকিপার। মোটে বাইশ বছর বয়েস। উজ্জ্বল ভবিষাৎ এঁর সামনে।
- ে (৫) <sup>\*\*</sup>এ, ডি, বুকানন্—লেফ্ট ব্যাক্ এ প্রফেশ্যান্তাল টিম্ chelsea থেলেছেন।
- (৬) এ, জে, মার্টিন-রাইট হাফ। বয়েস ২৮ বছর।
- (৭) জে, কে, রাইট—সেফিল্ড, ফালাম্শায়ার ও সারের হ'য়ে বছবার থেলেছেন।
  বয়েস ২৭ বছর।
- (৮) জি, ডাব্লিউ, ডান্স রাইট কিংবা সেন্টার হাফ। ১৯৩৩ এ Wolvershamptonএ ইন্টার্ন্সাসালাল ট্রায়ালে খেলেছেন। ব্য়েস ১৯ বছর।
  - (৯) জে সি, ব্রেথ্ওয়েট্—রাইট্-আউট্। বয়েস ২৫ বছর।
- (১০) এল ্রড্বেরি করওয়ার্ড-এ খেলেন। ১৯৩৬ এ England vrs. Irelandএর ইংয়ে খেলেছেন। বয়েস ২৩ বছর।
- (১) আর, পি, ট্যারাণ্ট্—আইরিশ ইণ্টারন্তাশান্তাল দেণ্টার ফরওয়ার্ড। এর ক্মিপ্রতা আর চাত্র্যার জন্তে থবরের কাগজে এঁকে ধানি চাঁদের সঙ্গে ত্লনা করা হয়েছিল্ল যদিও থেলা দেখে মনে হয় এটা অত্যক্তি! বয়েস ২৮ বছর।
- ু (১২) জি, ভাব লিউ, ই, পিয়ারদ্—লেফ্ট আউট। বয়েস ২৫ বছর।
- ্ৰ (১৩) এল্, জি, ষ্টোন্ –বেপরোয়া ফরওয়ার্ড। বয়েস ২৫ বছর।
- (১৪) জে, ডাব্লিউ, মিলার—লেফ্ট আউট। স্চত্র, কিপ্র ও অভান্ত সুযোগ সন্ধানী।
  - (১৫) এইচ্, সি, রেড—রাইট আউট। বয়েস ২৫ বছর।
  - , (১৬) এ, এভেরি—অভিজ্ঞ ফরওয়ার্ড। ভালো ক্রীকেট খেলোয়াড়! বয়েস ২২ বছর
    - (১৭) ভাব निष्ठे, भिनात ।



#### ছুটির খন্ট্রি জ্রীকামাকীপ্রসাদ চট্টোপাধনার

অগ্রহায়ণ, "১৩৪৫"

- (১৮) আর, শেরুড্
  - (১৯) আর, ম্যানিঙ্।

এঁদের সঙ্গে আছেন এইচ, লো—দলের শিক্ষক।

### প্রথম ম্যাচ্

এঁরা প্রথম ম্যাচ্ খেলেন মহামেডান্ স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে। প্রায় চল্লিশ হাজার দর্শক উপস্থিত ছিল। কিন্তু রেসাণ্ট হ'ল, গোল হীন ড! ঐ দিন সকালেই (১৩-১১-৩৭) এই টীম বোম্বাই থেকে আসে এবং উপযুক্ত বিশ্রাম না নিয়েই তারা বিকেলে এম্, স্পোর্টিং-এর সঙ্গে খেলে। অনেক গোলের স্থযোগ ছ' দলই নপ্ত করে'ছে এবং আগন্তুকরাই নপ্ত করেছে বেশী। তবে সেই দিনকার খেলায় এঁদের ক্ষিপ্রতা এবং শেয় পর্যান্ত লেগে খাকার চেষ্টা সবাইকে মুগ্ধ করে। সত্যি কথা বলতে কি এম্, স্পোর্টিং যে ড করেছিল সেটা তা'দের সৌভাগা বলতে হ'বে—যদিও তাদের খেলা মোটেই খারাপ হয় নি। কিন্তু প্রথম দিনের এদের খেলা দেখে অনেকে নিরাশ হয়েছিলেন। অনেকের, এবং আমার মতেও চাইনিজ্ টীম-এর চেয়ে ভাল খেলেছিল! করিন্থিয়ান্স্-এর ভেতর ক্লার্ক, লঙ্গ্ ম্যান, মিলার ইত্যাদি ভালো খেলেছিলেন এবং এম্, স্পোর্টিংদের ভেতর সামাদ, জুদ্মা খাঁ ও ওস্মানের খেলা বিদেশীদের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছিল।

### দ্বিতীয় ম্যাচ

১৪ই নভেন্ধার জাম্সেদপুরে, এ, এম্ হেম্যানের বিখ্যাত "অল্ রুস্" টীমের সঙ্গে হয় এঁদের দ্বিতীয় খেলা। এঁরা ৫—২ গোলে জেতেন। এ দিন ট্যারেম্টের খেলা হয়েছিল অপূর্বন। যদিও অল রুস্" প্রথমে এক গোলে জিতছিল কিন্তু শেষ পর্যান্ত তা'রা হেরে' যায়, এবং অত্যন্ত খারাপ ভাবেই হারে। খেলা শেষ হবার অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ তিনটো গোল হয়!

# তৃতীয় ম্যাচ্ঃ

তৃতীয় মাচ্ হয় জনপ্রিয় বিখ্যাত মোহনবাগান দলের সঙ্গে ১৬ই নভেম্বর। এর মধ্যেই করিছিয়ালা দল ভারতীয় মাঠ, আব্-হাওয়া ও থেলার কায়দার সঙ্গে অনেকটা পরিচিত হয়ে পড়েছে। থেলা দেখ্তে গেলুম। জনভার বিপুল হর্মধনির মধ্যে ছ'দল এলো



MARINA DORE

মাঠে। রেফারির বাঁশী বাজ্ল, খেলা স্থুক হল। মোহনবাগান সভািই সেদিন অভুড সুন্দর খেলেছিল। খালি পায়ে আমাদের দেশী টীম তাদের অন্তত কিপ্রতা আর চাতুর্য্যের সঙ্গে **(थरन' विरम्नीर**मन यर्थ्डे ভराउ कात् शर्य माँ हिराइ हिन । किन्न हो का कथन है स्मार्थन विरम् সামাক্তও সাহায্য করে ন। ৷ তাই মোহনবাগানের ফরওয়ার্ডরা যথন বল নিয়ে তাদের বিপক্ষদের গোলের সামনে জটলা করছে, গোল হয় হয়, জনতা উত্তেজিত-এমন সময় কোথা থেকে ক্লাৰ্ক **এসে' একটা লম্বা স্বট্**এ বলকে পাঠিয়ে দেয় প্রায় অন্য প্রান্তে। আর স্বযোগ সন্ধানী ট্যারান্ট বিহুতের মত ক্ষিপ্রভায় বলটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে অবার্থ্য স্থট্ত গোল দেয়। ভৌতিক ব্যাপারের মত এতো চট্ করে' এটা হয়ে গেল যে সবাই ভালে। করে' এটা বুঝতেই পারল না। ভারপর খেলা চলল পুরোদমে। মোহনবাগান দল থানল না, বরঞ্চ উপ্যাপরি অক্রমণ করে' রিপক্ষকে তারা বিপর্যান্ত করে' তুল্ল। চৌধুরির চমংকার সেণ্টারে কে, ভট্চার্য এক নিথুঁৎ-স্মৃট্ করল গোলে—লঙ্গম্যান সম্পূর্ণভাবে পরাস্থৃত। কিন্তু ভাগা যেন ভেঙ্গটি কাট্ল; মাত্র করেক ইঞ্চির জন্মে বলটা পোষ্টে লেগে ফিরে এলো। আরও কয়েকবার তাদের বিপক্ষ টিমকে যেন দৈব এসে রক্ষা করল ! বেণী প্রসাদ, এস, দত্ত, কে, দত্ত চৌধুরি, ইত্যাদি খুবই ভালো খেলেছিল। সন্ধ্যের মুথে খেলা-শেষের বাঁশী বাজ্ল। আর চিরকালকার মত এবারেও মোহনবাগান "ভালো খেলিয়াও পরাঞ্জিত" হল ! করিস্থিয়ানস্এর ক্যাপ্টেন সেদিন খেলা শেষ হবার পরে বলেছিলেন, "মোহনবাগানের খেলা দেখে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্যা হয়েছি। মহামেডান্দের চেয়ে এর। বেশী কিপ্র আর চতুর।" কোলকাতায় বিদেশীরা প্রথম জিংল।

# চতুৰ্ ম্যাচ্ঃ

১৭ই হয় I. F. A. Elevenএর সঙ্গে এদের মাাচ। এদিনের খেলাও থুবই চমংকার হয়েছিল। আর্মন্তং; টেলার (ক্যাপ্টেন), জুমা থাঁ, সামাদ, বাচ্চি থাঁ. এন্ ঘোষ ইত্যাদি সেদিন খুব ভালো খেলেছিল। এই দিনের খেলা হ'ল ডু—ছ'দলই এক গোল করে' দিয়েছিল। এই দিনের খেলায় রেফারি অভি জ্বস্থা হ'য়েছে—ডি, এন্, দে রেফারি ছিলেন। তার অনেক জাজ মেন্ট ভুল হয়েছে বলে জনসাধারণের বিশাস্। এবং আর একটা মজার কথা পেনালিট বলে ছইস্ল্ বাজাবার পার বিপক্ষ দল যথন আপিন্তি জানাল তখন তার মত বদ্লে গিয়ে ভিনি করিছিয়ালদেরই স্পক্ষে জী কিক্ দেলনা এই দিন I. F. A. নিঃসন্দেহে ভালো খেলেছিল এবং শেষ পর্যন্ত জিত্তও যদি প্রথম পেনালিট কিক্ টেলার না ফস্কাতেন। সামাদ



क्राराम्य, ३७६६

এ' দিন বল নিয়ে ক'য়েকবার এমন চমংকার খেলা দেখিয়েছিলেন 'ষা' দেখে' অতীতের সামাদকে আবার মনে পড়ে। I. F. A. এর ক্যাপ্টেন টেলার-ই একমাত্র দেখলুম বিদেশীদের সঙ্গে সমানে ধাকা দিয়ে এবং সমভাবে খেল্তে পারেন। এ দিন আর একটা ভারী খারাপ ব্যাপার হয়েছিল—সেটা হ'ছে এই আগস্তক টীমদের রেফারীর ওপর কথা কলা ? এ'তে তাঁদের স্পোটস্ম্যান স্পিরিট্ যথেষ্ট ক্ল্ম হ'য়েছে। যাইহোক পরে তাঁরা তাঁকের ব্যবহারের জ্ঞেক্ষা চেয়েছেন এবং আশাকরি ভবিয়াতেও ওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা আর ঘটবে না।

শনিবার ২০-১১-৩৭ তারিখে An Indian Elevanএর সঙ্গে এঁদের আর একটা খেলা হ'বে।

মোটকথা ইস্লিঙ্টন করিন্তিয়ান্স্দের খেলা দেখে আম্রা যথেষ্ট পরিমাণে সম্ভষ্ট হ'তে পারি নি। এর চেয়ে অনেক ভালো খেলা আম্রা আশা করে'ছিলুম। তবে এঁদের কিপ্রতা এবং বলের পেছনে লেগে থাকার ক্ষমতা আমাদের মুগ্ধ করে'ছে।

লর্ড টেনিসনের ক্রীকেট্ দল এখানে এসেছেন এবং ক'য়েকটা খেলাও হ'রেছে। আসামী বড় দিনের পর কোল্কাতায় তাঁরা খেল্বেন। তা' ছাড়া ভালো টেনিস্ খেলোয়াড়েরাও এবারে এখানে আস্ছেন—যেমন, কোসে, টিল্ডেন, ইত্যাদি। ভালো সাঁতারু, কুন্তিগিরেরাও আস্ছেন ও এসেছেন। পরের সংখ্যায় এঁদের বিষয়ে লিখ্ব।

এই সব কারণেই তো বল্ছিলুম যে কোল্কাতা এবার যেন শীতের জড়তাকে উপেকা করতে চায়। এমন অভূত সমাবেশ এর আগে কখনও হয় নি, ভবিদ্যতে আবার কবে হ'বে কে জানে!—অর্জোদয় যোগের সঙ্গে এই খেলাধ্লো-যোগের এই বিষয়ে যেন এক্টা স্থলার সামগ্রস্থা দেখাতে পাওয়া যাচ্ছে!—নয় কি ?





নোবেল প্রাইজের কথা ভোমরা অনেকেই জান। পৃথিরীর মধ্যে এত বড় দামী প্রাইজ भूत- কমই আছে। এর মোট মূল্য ৯ লক্ষ ডলার। কয়েকটি নির্নাচিত বিষয়ে এ 📽 ইজটি দেওয়া হয় প্রতি বংসর। প্রতি বিষয়ে প্রাইজটির মূল্য ৮০০০ পাউও। তোমরা জানো শ্রীযুক্ত রবীক্রনাথঠাকুর ও শ্রীযুক্ত সি ভি রমণ নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। এবার সাহিত্যে শোবেল প্রাইজ পেয়েছেন ফ্রান্সের শক্তিশালী লেখক রোজার হু'গাদ। ফিজিক্সএ প্রাইজটি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে লণ্ডনের প্রফেসর টম্পসন ও নিউ ইয়র্ক এর ডঃ ডেভিডসনকে। কেমিষ্ট্রীতেও প্রাইজটি ভাগ করে দেওয়া হয়েচে ছন্তন লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে—তাঁদের একজনের নাম প্র: নর্মান হাওয়ার্থ (ইংলও) ও আর একজন প্র: পল্ কারের (জুরিক)। এালফেড নোবেল যিনি ডিনামাইটের আবিষ্যারক ও এই প্রাইজের স্থাপয়িতা প্রকহোলা এ ১৮৩৩ শালে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতাও একজন আবিদ্ধারক ছিলেন। খুষ্টাব্দে যথন এ্যালফ্রেড নোবেল তাঁর ডিনামাইটের কথা পুথিবীতে জানান তথন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে থুব চাঞ্চল্যের স্থৃষ্টি হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক কাজে ডিনামাইটের উপকারীতা সম্বন্ধে ক্রিনি অন সাধারণকে জানান এবং যুদ্ধে এর ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন সমস্ত জগত তার কোন অমুরোধ রাখেনি, গত মহাযুদ্ধে বোধ করি ডিনামাইটের দ্বারা পৃথিবীর সর্ব্বাপেকা বেশী কভি করা হয়েচে। কিন্তু যাই হোক খনির কাজে, পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে রাস্তা করায়, অগ্নি নির্কাপনে ও নানা কাজে ডিনামাইটের উপকারিতার তুলনা নেই। আর এালফেড নোবেল এই যে পূণ্য কাজে মহাদান করে গিয়েছেন এরই বা তুলনা কোথায় ?

খেলাধূলার খবর তোমরা সব ছুটির ঘণ্টা তে পাবে। ইস্লিওটন্ করীনথিয়ানসদের নিয়ে কলকাতায় এখন খব হৈ চৈ। সকলের মুখে ঐ এক কথা—কে কিরকম খেলচে, খেলার খবর কী আর প্রত্যেক খেলোয়াড়কে নিয়ে নানা জয়না আলোচনা। কলকাতার খেলা শেষ



ष्णश्चर्यम्, ১७८८

করে তার। বাংলা ও বেহারের কয়েকটি জায়গায় থেলবে। কাজেই হৈ চৈ এখন বেশ কিছুদিন থাকবে। তারপর শীঘই কলকাতায় লাগবে সাঁতারের প্রদর্শনী মেলা—তারও মহলা চলচে। আমেরিকার সবচেয়ে স্থলরী মেয়ে সাঁতারু (diver) মিস্ ম্যানসফিল্ড কলকাতায় তাঁর অদ্ভূত সাঁতার কৌশল দেখাবেন আর তাঁর সঙ্গে থাকবেন বিশ্ববিখ্যাত সাঁতারু ডেস্জাভিনস্, এঁর পরিচয় বাহুলা। কলকাতায় তের বছরের একটি ছেলে শ্রীমানবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ওেরফে ময়) সাঁতারে এবার খুব নাম করেচে। বেঙ্গল এ্যামেচার স্থইমিং এসোসিয়েসনে স্কুল ইভেন্টে একশা গজ ফ্রি ষ্টাইলে সে প্রথম হয়েচে। এ ছাড়া হ্যাশনাল স্থইমিং ও কলেজ স্থোয়ার স্থইমিং এসোসিয়েসনস এ ছোটদের ইভেন্টে চ্যাম্পীয়ন হয়েচে। ছোটবড় যে কোন স্থইমিং-এসে যেখানেই না নেমেচে সেখানেই তাকে প্রথম হতে দেখা গিয়েচে। সাঁতার শেষ হতে না হতে তারপর ক্রীকেট এর ধুম পড়চে লর্ড টেনিসনের দল বড়দিনে কলকাতা আসচেন। তারপর আবার টেনিস,—নানা বিদেশী টেনিস চ্যাম্পীয়ন দলের খেলা কলকাতায় সাউপ ক্লাবে হবে স্কুল। তার মানে কলকাতায় এখন ধুমধাম চলল। আমরা কেবল ভাবচি স্কুল ও কলেজের বাংসরিক পরীক্ষা গুলো জানুয়ারী মাসে করলে কেমন হয়!

বীর নির্ভীক এতটুকু ছোট একটি সাপুড়ে ছেলের এক কাণ্ড শোন। ছেলেটির নাম গেজা সেগেডী—বয়স তার মোটে ৪ বছর, বুদাপেষ্টে তার বাড়ী। কিন্তু শোন তার কাণ্ড। সাপুড়েরা সাধারণতঃ বুড়ে হয় কারণ সাপ ধরা বা খেলানয় অনেক অভিজ্ঞতা থাকা দরকার, অনেক রকম গাছপালা শিকড়ের সন্ধান জানা চাই কারণ সাপ ভয়কর হিংস্র প্রাণী, পৃথিবীতে এদের জোড়া নেই, তাই তাদের সব দিকে বশ করে রাখা চাই। কিন্তু চার বছরের গেজার সে সব কোন অন্ত্র নেই, সে সত্যি সাপুড়েই নয়।—তার কোন অভিজ্ঞতা নেই কোন গাছপালার নাম সে জানে না, বাঁশী বাজিয়ে হিপনোটাইজ করা কাকে বলে তার খবর সে রাখে না। তার সব চেয়ে বড় অন্ত্র হচেচ তার সরল বন্ধুত্ব ও ভালবাসা। এই ভালবাসা দিয়ে সে জয় করেচে এক প্রকাণ্ড ১০৪ বছরের বুড়ো অজগর সাপকে। এই বুড়ো অজগরের ডাক নাম হচেচ বুবু। গেজা বুবুকে নিত্য হুধ খাওয়ায় নিজের হাতে, নিজের হাতে তাকে নাওয়ায় আদর যত্ব করে। আর সব সময়ে তারা পরস্পর খেলা করে। গেজার বাবা নিজে শিকারী হলেও বুবু ও গেজার কাণ্ড দেখে গ্রাক হ'ন, ভয়ও হয়। কিন্তু গেজার কোন জক্পে নেই। তাই তার বাবা বলেন গেজার যথন ভয় নেই তথন আমারও ভাবনা নেই। অজ্পর বুবু বুড়ো, তার



অন্তরঙ্গ বন্ধু সে কথনই গেজার কোন ক্ষতি করবে না। গেজা বুরুর পাশে বসে পনের দিন অন্তর অন্তর একদিনে এক একটি করে বারোটি খরগোস খাওয়ায়, তারপর খাওয়া দাওয়ার পর বুবু তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে চুমুখায়, যারা এ সব কাণ্ড দেখেচে তাদের মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠেচে!

শীত আসচে! শীত এসেচে। শীত কৈ ?—এ তিন রকম খবর রোজই আমরা শুনতে পাই। ব্যাপার কী ? শীতকাল তো নিশ্চয় এসেচে কিন্তু শীত তার সঙ্গে এসেচে কিনা সেটাই আমাদের জিজ্ঞাস্ত। দার্জ্জিলিংএ শীত এসে গিয়েচে তার সন্দেহ নেই, মুসোরীতেও এসেচে আমরা জানি, ভারতবর্ষে অনেক দেশেই অনেকে শীতে এখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপচে এ খবর ও আসচে। কিন্তু বাংলাদেশ—কলকাতার ব্যাপারটা কী ? বাংলা দেশে শীতের কিছু ঠিক নেই, সে কি নিজের খেয়ালে আসে, খেয়ালটা কোখেকে পায় ? মধ্যে ছ'একদিন বেশ সান্তা সাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল, তারপর কিছুদিন ছপুরে বেরোয় কার সাধ্যি—গ্রীগ্রের ছপুর বললেও চলে সরবত ও আইস ক্রীম বেশ বিক্রী হয়ে গেল। আবার আজ সকাল থেকে বেশ মেঘলা করেচে; বুড়োরা বালাপোষ গায়ে দিয়ে বেরিয়েচে। ছ'এক কোঁটা রৃষ্টিও পড়ল তবে কি আবার বর্ষা ? না, এই ছ'এক ফোটা জল ও আকাশের মেঘগুলোর পেছনে শীত বুড়ী ঠক্ ঠক্ করে এগুচেচ ? আমরা যতদ্র জানি আমাদের দক্ষিণে যে সমুস্টি আছেন ও আমাদের উত্তরে যে পাহাড় চুড়োটি রয়েচেন শীত বুড়ীকে এঁরাই মন্ত্রণা করে হটিয়ে রাখচেন। আর এই যে খাম-খেয়ালী আবহাওয়া, এতেও তাঁদের হাত আছে!





# রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন-

ছুটির দিন ফুরিয়েছে, আবার পড়া আর কাজ, আর সামনের পরীক্ষার জন্মে তৈরী হওয়া। কিন্তু ছুটির দিন কি আর সত্যি ফুরোয় কাজের দিন এলে। কাজ যদি না থাকে তাহলে'ত ছুটির কোন মানেই হয় না। সত্যিকারের যে ছুটি সে থাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এমন কি কাজের ভেতরে ভেতরে। যেন ঘরের জানলায় জানলায় নীল আকাশ।

কাজে ছটিতে যেখানে মাখামাথি নেই সেথানে কাজের কাজ কিছু হয়না এমন কথাও বলা যায়!
কাজে ছটির আনন্দই বা থাকবে না কেন। মুখস্ত বই এর পড়া যে পড়ে সে কিছুই পড়ে না, বই এর পাতায়
যার মন ছটি পায় পৃথিবীর অসীম বিশাল জ্ঞান সন্ধানের জগতে তার পড়াই সত্যকার পড়া। তার বই এর
পাতা ত আর কালো হরফে ছাপা কটা কাগজ নয়, সে পাতা গিয়ে মিশেছে পৃথিবীর দিগজে যেখানে অরণ্যের
পাতা ঝলমল করে রোদে।

তোমাদের অবশ্য বিশেষ দোষ নেই। পড়ার বই তোমাদের কাছে যে একটা শুকনো, নীরদ থানিকটা শুর দমীহ করবার জিনিষ হয়ে আছে তার জন্যে পড়া শুনার এখনকার ব্যবস্থাই দোষী। পড়ার বই আর মজার বই এর মাঝে মিছি মিছি একটা দেওয়াল তুলে আমর। তাদের আড়াআড়ির সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। কিন্তু আসলে সব পড়াই মজার পড়া হওয়া উচিত, অক্ষরের দরজা খুলে মন যাবে রহস্ত লোকের এ্যাড্ভেঞ্চারে। ভেবে দেখে। দিকি, সব পড়া শোনাই আশ্চর্য অভিযান নয় কি ?

ইতিহাসের বই নিয়ে আমাদের মন চলেছে কালের স্রোতের উজান ঠেলে কোন স্থদ্র অতীতে, ভূগোলের ম্যাপ সমস্ত পৃথিবী আমাদের চোথের সামনে খুলে ধরেছে, অরণ্য পর্বত আর অতল সমুদ্রের রহস্ত বিষয় নিয়ে! ভাষা আর সাহিত্য আসছে বিপুল নদীর মত, কত ক্ষণজ্বনা অসাধারণ মাস্থ্যের চিন্তা ভাবনা কল্পনার অমূল্য দান বয়ে নিয়ে। ভাবছ, আঙ্কের কথাটা সাবধানে বাদ দিয়ে চলেছি কেন! মোটেই না; গণিত, মাস্থ্যের কতবড় অপরূপ যে আডিভেঞ্চার বড় হলে আরো ভালো করে ব্রুবে। চোধে দেখা কানে শোনা এই স্কটিকে নিয়মের বাধনে বেধে রেখেছে এই গণিত। বড় হয়ে জানবে, স্কটিটা একটা মন্ত বড় জালি আঙ্কের থেলা, সেই খেলার রহস্ত আবিষ্কার করার পথেই আমরা তুইএ তুইএ চার যোগ করতে শিখি।

এইখানেই আত্র থামলাম, আমাদের সূব পড়া ছুটির পড়া হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা নিয়ে।—

–তোমাদের সম্পাদক মশাই



[পোষ্ট বয়]

Philatelyতে যারা নতুন, তা'রা এই ক'টি কথা মনে রাখতে পারো ঃ

যে কাগজ থেকে টিকিট তুলে নেবে সেই কাগজ খানা একটা ভেজা ব্লটিং কাগজের ওপার রেখে থানিক পরে টানলেই টিকিটখানা আপনি উঠে আসবে।

আলবামে ছাড়া টিকিট রাখবে না আর একরকম 'হিঞ্জ' পাওয়া যায়, সেই হিঞ্জ দিয়ে টিকিট এগালবামে লাগিয়ে নেবে। আর একটা কথা, কখনো বাজে টিকিট জমিয়ে এগালবাম ভর্ত্তি করতে যেও না যেন; এগালবামে কম টিকিট থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু সবগুলোই যেম তার দরকারী হয়।

ভারতবর্ষে এ বছরের শেষে যে সমস্ত নতুন অভিনব ডাকটিকিট প্রকাশিত হবে ভাদের সম্বন্ধে কিছু শুনে নাও। আমাদের দেশে প্রথম ডাকবহন কেমনভাবে হোত—তারপর ক্রমশঃ উন্নতির পথে কেমন ভাবে এগিয়ে বর্ত্তমান ক্রতগামী ডাকবাহনে পরিণত হোল ভার একটি স্থন্দর সচিত্র ইতিহাস এই নতুন ডাকটিকিটগুলি দেখলেই বেশ বোঝা যায়।

রক্তবর্ণ ছুআনার ষ্ট্রাম্পে দেখতে পাবে বাঁদিকে একটি লোক মেঠো রাস্তা দিয়ে মেন বাস্ত ভাবে চলেছে—তার কাঁধে ডাকের ঝোলা—ডান হাতে তার বর্না। প্রাচ্টীন কালে এইরপ মেল রাণার ডাক বিলি করতো। এর ইতিহাসটা মজার—বৃটিশ ভারতবর্ষেও প্রথমে মেল রাণার পায়ে হেঁটে বরাবর এক ডাকঘর থেকে আর এক ডাকঘর যেতো। এখনও ভারতের কোন কোন স্থদূর অঞ্চলে যেখানে কোন রকম যানবাহন নেই, এই মেল রাণাররাই ডাক সরবরাহ করে। ডাকবাহনের দল প্রত্যেক দিন বার-চোদ্দ মাইল যাতায়াতে টহল দিয়ে থাকে। ধরো যদি ছটো ডাকঘর পরস্পর পঞ্চাশ মাইল তফাতে থাকৈ—আট বা দশজন ডাকবাহী এই দূরত্ব ভাগাভাগি করে রীলে দিয়ে ডাক সরবরাহ করে।



পূর্বের এদের হাতে ঘণ্টা থাকত—যাতে দূর থেকে ঘণ্টার টুং টুং শব্দ শুনে পরবর্ত্ত্রী ডাকবাহক তথনই তৈরী হতে পারে—যাতে কোন রকমে একটুও সময় নষ্ট না হয়। আজকাল আর ঘণ্টা থাকে না—একটা মোটামুটি সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে। অনেকের মতে ঘণ্টা ব্যবহৃত হোত বাঘ ভাল্লুক তাড়াবার জন্ম কারণ ঘন বনজঙ্গল পাহাড় পর্বহুত ডিঙ্গিয়ে অনেক বিপদের মধ্য দিয়ে এদের যাতায়াত করতে হোত। কিন্তু দেখা গিয়েছে হিতে বিপরীত হয়েছে—এই ঘণ্টাই অনেক বিপদের মূলস্বরূপ ছিল। একটি ঘটনা শোন—এক জঙ্গলের রাস্তায় কোন হতভাগ্য ডাকবাহকের ঝোলা তিন ঘণ্টা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। আর কোন কারুর চিহ্নই নেই। পরে পরীক্ষার জন্ম ঐ জায়গাটিতে ঘণ্টাধ্বনি করা হোল—করবামাত্র বন থেকে বেরিয়ে এলো এক প্রকাণ্ড চিতাবাঘ—তখনই তাকে গুলি করা হোল। তাহলে এই ঘণ্টা শুনেই চিতাবাঘ বেরিয়ে এসে-ঐ হতভাগ্য ডাকবাহককে আক্রমণ করেছিল।

দশপয়সার টিকিটে দেখতে পাবে—গ্রাম্যপথ দিয়ে এক ছাউনি-দেয়া ডাক-গরুর গাড়ী চলেছে। ভাবলে হাসি পায়—না ? কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে এই ধরণের ডাকবাহনই ছিল শ্রেষ্ঠ বাহন। এই মাত্র কয়েক বছর আগেও কোন প্রদেশে ডাকবাহনের জন্ম এরূপ গরুর গাড়ীর প্রচলন ছিল। এখন মাত্র কয়েকটি জায়গায় এদের ডাক বইবার জন্ম রাখা হয়েছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে দিল্লী কেমনভাবে ডাক যেতো জান ? কলকাতা থেকে এলাহাবাদ পর্যান্ত ডাক যেতো জলপথে ষ্টামারে। তারপর এলাহাবাদে ডাক চাপান হোত ঐ বকম গরুর গাড়ীতে—এলাহাবাদ থেকে দিল্লী পর্যান্ত গরুর গাড়ীতেই দিবারাত্রি ডাক চলতো। অবশ্য একটি গরুর গাড়ীই সব রাস্তা ডাক বহন করতো না। ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ডাক-গরুর গাড়ী প্রস্তুত্ত থাকতো। রেল ট্রেন হবার পর এদের প্রচলন একরকম উঠে গিয়েছে। এই ষ্ট্যাম্পটি স্থন্দর ভায়োলেট রংএ চিত্রিত করা হয়েছে।

তিন খানার ষ্ট্যাম্পগুলি ফিকে সবুজ রং করা হয়েছে—ঘন সবুজ রং করলে বোধহয় আরো সুন্দর হোত। এতে দেখবে একজুড়ী ঘোড়াওয়ালা ডাক টাঙ্গা ছুটে চলেছে। তোমরা মনেকেই হয়ত টাঙ্গাতে চড়েছ—কিন্তু জানতে কি এই টাঙ্গা এক সময়ে ডাক সরবরাহ করতো। যুদ্ধের আগে পর্যান্ত কাল্কা-শিমলা রাস্তায় এইরপ জুড়ী টাঙ্গার প্রচলন ছিল—কি ঝড়ে কি বৃষ্টিতে এই ঘোড়াগুলি ডাক নিয়ে ছুটতো। এখনও ভারতের কয়েকটি প্রদেশে এরা ডাকের কাজ করে।

সাড়ে তিন আনার ডাক টিকিটগুলি—বড় মজার। বর্চ জর্জের ছবি না থাকলে মনে হোত আরব দেশের স্থাপ্প বৃঝি। ছবিতে দেখছ মরুভূমির উপর দিয়ে আমাদের পরিচিত উট



চলেছে সগৌরবে লন্ধা গর্জান উচিয়ে। এই ষ্ট্যাম্পটি করা হয়েছে নীল। কিন্তু উটের গায়ের রংএর মত মেটে করলে ষ্ট্যাম্পটি আরো জীবস্ত মনে হোত। এখনও বেলুচীস্থান, সিন্ধুদেশ, রাজপুতানা প্রভৃতি মরুময় প্রদেশে ডাকবাহী উটের প্রচলন দেখা যায়। তোমরা জানো এরা Ships of the Desert, অনায়াসে নির্জ্জনা মরুভূমির ওপর এরা ডাক নিয়ে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করে ডাক সরবরাহ করে। ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে নিয়মিতভাবে প্রথম উটবাহী ডাকের স্ত্রপাত হয়েছিল।

চার আনার স্থ্যাম্পে আমর। বর্ত্তমান যন্ত্রযুগের চিহ্ন দেখতে পাই—দেখতে পাই পূর্ণ-বেগে লোহ মেল ট্রেন ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটে চলেছে। এর রংটি করা হয়েছে ফিকে বাদামী। তোমরা অনেকে জ্ঞান ভারতবর্ষে ১৮৫২ খুষ্টাব্দে প্রথম মেল ট্রেনের স্কুচনা হয়। এই স্থ্যাম্পটিতে ই-আই-আর-এর ইম্পিরীয়েল মেল ট্রেনটিকে দেখান হয়েছে।

ছয় আনার ষ্ট্যাম্পটি সবুজে নীল রংএর—সমুদ্রের ওপর পি এও ও কোম্পানীর একটি আধুনিক স্বরহৎ জাহাজ দেখান হয়েছে। সূয়েজ খাল হবার আগে ভারতবর্ষ থেকে লগুনে ডাক পৌছতে প্রায় ছমাস লাগত। স্থয়েজ খাল কাটবার পর জাহাজে আজকাল লগুনে ডাক পৌছতে দিন পনের মাত্র লাগে।

আট আনা ষ্ট্যাম্পে তূঁতে নীল রংএর ওপর একটি মেল মটর লরী দেখান হয়েছে—
লরীটির ছাতে স্তুপীকৃত ডাকের থলে দেখা যাচ্ছে। ভারতবর্ষে বহু জায়গায় ডাকবহনের
জন্ম লরী চলাচল করে। রাওয়ালপিণ্ডি ও লাহোর থেকে কাশ্মীর পর্য্যন্ত প্রায় ছশো
মাইল লরী ডাকবহন করে। ১৯১০ সালের আগে লরীর প্রচলন ছিল না আর আজ
মেল লরীর সংখ্যা কিরূপ বেড়ে গিয়েছে। পাঞ্জাবে অনেক প্রদেশে যেখানে রেল যায়নি
সেখানে লরীর প্রচলন আছে। অনেক জায়গায় আবার রেলের সঙ্গে লরী ডাক নিয়ে পাল্লা
দিচ্ছে।

বারো আনার ষ্ট্যাম্পগুলিতে দেখবে সব চেয়ে আধুনিক ডাকবাহনের ছবি—অর্থাৎ
কিনা—এরোগ্রেনের। ঘন মেরুন রংএ চিত্রিত একটি অভিনব এরোগ্রেন নীচেকার পাহাড়
পর্বত অভিক্রম করে মনোরম ভঙ্গীতে উড়ে যাচ্ছে। পরের বছর কলকাতা থেকে লগুন
যে নুতন এরোপ্রেন ডাক নিয়ে যানার বন্দোবস্ত হয়েছে তারই একটি মডেল ArmstrongWhiteworth 'Ensign' এই ছবিতে আঁকা হয়েছে। ভারতবর্ষে ১৯২৯ সালে প্রথম
ডাকবাহী এরোপ্রেনের স্কুনা হয়। ভোমরা জানো আজকাল তিন্দিনের মধ্যে এরোগ্রেনে
করাচী থেকে লগুন ডাক পেঁছে দেওয়া হয়।



টিকিট বর পোষ্ট বয়

অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

তাহলে দেখতে পাবে কেমন স্থন্দর পরিপাটি করে ভারতবর্ষে ডাকবহনের একটি স্থন্দর ছোট ইতিহাস এই ষ্ট্যাম্পগুলিতে চিত্রিত হয়েছে। এক আনা টিকিটের কথা বলতে ভূলে গিয়েছি—এ টিকিটের রংটিও লাল—মধ্যে রাজা ষষ্ঠ জর্জ্জের ছবির তিন পাশে যিরে ভারতীয় কারুকার্যাময় আঁকা একটি তোরণ আর ওপরের ছু কোণে স্থন্দর পদ্ম ও পদ্মপাতা চিত্রিত। এক পয়সাও তু পয়সার টিকিটগুলির রাজার মূর্ত্তি ছাড়া আর কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়নি। রংটা বদলালে একটু নৃতনম্ব হোত। এক টাকার টিকিটে রাজার মূর্ত্তি ও রং ছাড়া আর কিছু বদলান হয়নি। তুটাকা থেকে পাঁচিশ টাকার ষ্ট্যাম্পগুলিও অপরিবর্ত্তিত রাখা হয়েছে—কেবল তাদের রং আরো উদ্ধল ও স্থন্দর করা হয়েছে। আজ এই পর্যান্ত।



<sup>\*</sup> তোমরা থারা ডাকটিকিট সম্বন্ধে আলোচন। করতে চাও বা যারা অন্তুত ডাকটিছিট জমাতে বা এক্সেচেঞ্জ করতে চাও তার। এই টিকিট বিভাগে লিখবে। সম্পাদক



ঞ্জীইন্দিরা দেবী

আদরের ছোট্ট বোনেরা—

পূজার ছুটীতে কে কোথায় গিয়েছিলে? খ্ব স্থলর ভাবে তোমাদের দিনগুলো কেটেছে এ কথা আমি জানি—বিস্তারিত আমায় জানিও। পূজার ঠিক পরেই তোমাদের সঙ্গে লেখার সাহাযো আমার কথা বলার স্থোগ আসেনি। বিজয়া অনেক দিন চলে গেছে তবুও আমার আন্তরিক প্রীতি-শুভেচ্ছা, স্নেহ-ভালবাসা তোমাদের জানাচ্ছি। ফুলের মত শুভ হও এবং নিজেকে বিকাশ করে। এই রইল আমার আশীর্নাদ তোমাদের সকলের উপর।

আজকে তোমাদের কাছে একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা করবো—যেটা সংসারধর্ম পালন করতে গেলে, সমাজে বাস করতে গেলে—দেশের ও দশেব কাজে লাগতে
গেলে আবশ্যক। আমি বলছি স্বাস্থ্যের কথা—সাধারণ স্কুতার কথা। আমাদের শত
শত অসুবিধা থাকলেও আমাদের যদি ইচ্ছা ও অনুরাগ থাকে ভালভাবে থাকবার
জয়—সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার জয়—তা হলে আমাদের মনে হয় সংসার ও সমাজের
কোন অভাব আমাদের এই সদ্ইচ্ছায় বাধা দিতে পারে না। কোন কাজ করতে গেলে
শক্তির প্রয়োজন হয় তাতো তোমরা জানো। আমাদের দেহ হ'লো শক্তির আধার—
প্রকৃতি আমাদের যে সব শক্তিগুলো অর্পণ করে আসছেন। দেহকে সচল রাখতে গেলে,
নিরোগ রাখতে গেলে যত্ন থাকা দরকার নিজের দেহের ওপর। আমি যদি বলি,
তোমরা ভালভাবে থাকতে চাইলে বাঁচতে চাইলেও তোমরা ভালভাবে থাকতে পারে।
না, কারণ, শরীর তোমাদের সময় অসময়ে থারাপ হয়ে পড়ে। একটা কথা ভোমাদের
মুধ্ব প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় 'শরীর থারাপ—শরীর থারাপ, কিছু থাবো না! এ শরীর



ভাবীগৃহিণীর বৈঠক শ্রীইন্দিরা দেবী

অগ্ৰহায়ণ, ১৩৪৪

থারাপ হওয়ার মূলে যদি কায়র দোষ থাকে—সে দোষ হ'ল তোমাদের আগে! কারণ নিজের শরীরের স্কৃতার দিকে তোমরা মোটেই গ্রাহ্য করে। না—কেমন একটা ওদাসিন্তা—সব বিষয়ে যেন হচ্ছে-হবে এমনি ভাব। এখন তোমরা বড় হচ্ছ—ভবিয়াতে তোমাদের দায়িছের কথা ভেবে দেখবার মত তোমাদের সময় আসেনি। কিন্তু অদূর ভবিয়াতে ভোমাদের জীবনের দায়িছ কত দিক দিয়ে বৃদ্ধি পাবে তার কিছু ঠিকানা নেই। ভবিয়াতের সে দায়িছের পাথেয় বর্ত্তমানে তোমাদের যোগাড় করে নিতে হবে। সে দায়িছটুকু বহন করবার মত দৈহিক সুস্থতা এখন থেকেই থাকা চাই—ইচ্ছা থাকা চাই।

প্রকৃতির সঙ্গে দেহের নিগৃত সম্বন্ধ আছে—প্রকৃতির নানা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে দেহের ও মনের পরিবর্ত্তন ঘটে থাকে এ কথা তো জানো। প্রকৃতির নিয়মান্ত্যায়ী বসবাস করলে আমাদের শরীর কিছুতেই অসুস্থ হতে পারে না এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণা। আলো, বাতাস, জল আমাদের শরীরের পক্ষে অপরিহার্য্য—তোমরা তো জানো গাছ কেমন করে বাঁচে—বাতাস থেকে কেমন করে আহার সংগ্রহ করে নেয়—স্থর্য্যের আলো থেকে শক্তি আহরণ করে—মাটীর গভীর তলদেশে আপনার শিকড় বিস্তার করে বহু বহু দূর থেকে জল আহরণ করে—তার শাখা প্রশাণায় ছড়িয়ে দিয়ে সজীব আনন্দে বেঁচে থাকে। আমাদেরও ঠিক এমনি করে বাচতে হবে।

প্রথম ধরো জলের কথা—এর ওপর আমাদের অনেকখানি নির্ভর করে থাকতে হয় জীবনধারণ করবার জন্ম ! আমরা জলপান করে থাকি কিন্তু জলপান করা ছাড়াও জল আমাদের রোজকার জীবনের ভিতর বহুবিধ কাজে আসে। কিন্তু দেখো—জলের স্ব্যবহার আমরা করি না বলেই শরীরের নানাবিধ ক্ষতি এই দিক থেকে আসে। তোমরা সহরে বাস করো, কেউ কেউ গ্রামেত থাকো—সর্ববহুই জল আমরা প্রচুর পেয়ে থাকি! জলের কষ্ট নেই আমাদের এই স্কুজলা বাংলা দেশে। কিন্তু এমন দেশও আমাদের এই ভারতবর্ষের ভিতর আছে যেখানে জলের এত কষ্টও অভাব যে তোমরা কর্মনা করতে পারবে না। অথচ দেখো জলের স্ব্যবহার তোমরা কেউ কেউ মোটেই কর না। সকাল সাতটায় উঠে ভাড়াভাড়ি চোখে মুখে একট জল দিয়ে পড়তে বসে গেলে, নটা অবধি পড়া চল্লো—ভারপর যাহোক করে স্লান সেরে (স্লান ভাকে ঠিক বলা চলে না কাকের মন্ত স্লান হ'লে) কিছু খেয়ে ভৈরী হয়ে রইলে স্কুলের বাসের জন্ম। এমনি করে দিন তোমাদের গড়িয়ে যায়। শরীরে নানাবিধ ব্যাধি এসে পড়ে।



व्य श्रीशाया, ३०६६

স্নান আমাদের দেহকে পরিকার রাখতে সাহায্য করে—বাতাসের ভিতর যে সব ধুলিকণা আছে আমাদের দেহে সেগুলো আশ্রয় নিয়ে থাকে—তাছাড়া নানা কাজকর্শ্বের ভিতর অপরিচ্ছরতা আমাদের দেহকে আশ্রয় করে এবং আমাদের শরীরের ওপর যে সব কুজ কুজ লোমকুপ আছে সেগুলো মীয়লা পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। তোমরা হয়তো জানো আমাদের শরীরের এ লোমকূপের কাজ কি? শরীরের ভিতর ময়লা বা দৃষিত জিনিস ঘামের আকারে বের হয় কিন্তু লোমকূপ বন্ধ থাকার দরুণ এটুকু হতে পারে না— ফলে শরীরের কিছু কিছু কতি ঘটে। আমরা মানুষ, আমরা আমাদের ভাল-মন্দ বুঝি, বুঝতে শিখি, জ্ঞানতে পারি! কিন্তু দেখো পশু পাখীদের ভিতরও এমন আছে यात्रा अधिक পরিমাণে জ্ঞানে कि করলে ভাল থাকবে, স্থাথে থাকবে, স্বচ্ছলে থাকবে। ভোমাদের বাড়ীতে যদি পোষা কুকুর বেড়াল থাকে তাদের কাজকর্মগুলো একবার লক্ষ্য করে দেখো দেখি—তা'হলে আমার কথা অস্ততঃ খানিকটা বুঝতে পারবে। তোমাদের পোষা কুকুরটার যদি শরীর খারাপ হয় সে খাবে না, স্নান করবে না। চুপচাপ শুয়ে থাকে কিম্বা ঝিমোয়! কুকুর বেড়াল গা চেটে তাদের শরীর থেকে ধূলো বালি দূর করে—গরু, ঘোড়া প্রভৃতি ল্যাজের সাহায়োও সেটুকু করে থাকে। পাখীর ভানা ঝেড়ে ও সোঁটের সাহায়ো এসব করে প্রকৃতির প্রত্যেক সজীব প্রাণী নানাভাবে নানা দিক দিয়ে নিজেকে স্বস্থ সবল ও স্থান্ত রাখবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে থাকে! কিন্তু আমরা ? ঘড়ি ধরে পড়ে কোনও উপকার পাবে ন। যদি না ডোমাদের দেহ ও মনকৈ স্বস্থ ও সবল রাখতে পারে। এজন্য ডন-বৈঠক বা শারীরিক কোন কসরৎ করবার দরকার হয় না প্রকৃতির নিয়মামুসারে চলাফেরা করতে হবে— একটু দৌড়-ঝাঁপ, একটু খেলা, একটু ক্ষিপিং প্রভৃতি করলে খুব ভাল। জলের ব্যবহার ভাল করে জানতে হবে!

সকালে উঠে বেশ ভাল করে মুখ ধােবে—চোথ ধােবে—কাণের ত্'পাল ধােবে, ভাল করে জ্বলে ঝাপটা দিও, ঘাড়টাতে, জ্বলের একটা হিন্ধতা এসে লেখাপড়ায় একটা মনোযোগীতা এনে দেবে। ভারপর স্নান করবার সময় খুব ভালভাবে গাত্র মার্জনা করবে—অন্তঃ মিনিট পাঁচেক কলের ভলায় মাথাটাকে পেতে রেখা।

শরীরটা পরিষার ও ভাল রাখবার চেষ্টা ক'রো—তা'হলে দেখো কত কাজ তোমরা নিঃশব্দে অবহেলায় অথচ হাসিমুখে করে যেতে পারো!

#### ভাৰীগৃছিৰীয় বৈঠক শ্ৰীইন্দিয়া দেবী



শীত বৃড়ী ত এসে গেল—রাপার, পুলওভার, ফারকোট, গরমজামা. প্রভৃতি গায়ে দেবার সময় এসে গেল। তোমাদের সব সোঁট ফাটতে স্থৃক করছে তো ? গা হাত পা চড় চড় করতে স্থৃক করেছে—জল ছুঁতে ভয় করে না ? বাতাসের ভিতর জলের অভাব, তার তেই। পেয়েছে সে জন্ম সে শুধু মামুষের দেহ থেকে নয় গাছের দেহ থেকেও জল সংগ্রহ ক'রে বেড়াচ্ছে। দেখোঁ আমাদের যেমন শরীর খশখশ করেবে, গা দিয়ে খড়ী উঠবে—গাছেরও পাতাগুলো ঝরে যাবে—এ সব তুর্গতির পিছনে আছে বাতাস, কারণ সে জল চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে সমস্ত প্রকৃতি থেকে। এখন বরং জলের বাবহারটা বেশী করে করবে। ভাল করে তেল মেখে স্নান করবে—তা'হলে অন্ততঃ থানিকটা এই বিরক্তিকর আবহাওয়া থেকে রেহাই পাবে।

তোমরা তো জানো আঙ্গুল কেটে রক্ত পড়ছে বা আঘাত লেগেছে—অনেক সময় ঠাণ্ডা জলের পটি দিলে কত উপকার হয়—ছরের সময় মাথায় জলপটি দেয়—ছর বেশী হলে মাথা ধুইয়ে দেয় জল দিয়ে—এ ভাবে রোগের ভিতরও আমরা জলের সাহায়। নানাভাবে নিই।

বর্ত্তমানে একটা চিকিৎসার প্রচলন ঘটছে সেটা হ'লে। 'হাইড্রোপ্যাথী'—বাংলায় যাকে বলে 'জল-চিকিৎসা'। অর্থাৎ জলের সাহায্যে রোগের চিকিৎসা করা—এ বিষয় আরো জানবার আছে—ভোমাদের ইচ্ছা হ'লে জানিও। আমি বলবো তা'হলে। আসছে বারে রান্নবান্ন। সম্বন্ধে তোমাদের বলবো।





#### পরিচালিকা-দিদিভাই

আমার আদরের প্রিয় রংমশালের ছোট্ট ছোট্ট পাঠক, পাঠিকা, গ্রাহক, গ্রাহিকা ভাই বোনের দল

তোমাদের সকলের জন্য এই যে বিভাগ খোলা হ'ল—ভাতে ভোমাদের সব ভাই বোনদের সমান অধিকার থাকবে—তা না হলে কারো রাগ কারো অভিমান কি করে সইবো বল ? এতে করে তোমাদের সকলের জন্য 'লেখনী বন্ধু' সংগ্রহ করে দেবো —তাছাড়া তোমাদের মতামত ইচ্ছাগুলো জানিয়ে তোমাদের রংমশালের আলো আরো বাড়িয়ে দাও যাতে করে সে যেন তোমাদের জীবনের রেখাপথের ওপর আলোক সম্পাত ক'রে তোমাদের জীবনকে ফলে ফুলে ভরিয়ে তুল্তে পারে।

লেখার সাহায্য পেয়ে একশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একশ্রেণীর মানুষের বিভেদ দূর হয়ে গিয়ে তার পরিবর্ত্তে জেগে উঠে বন্ধুত—ভাবের আদান প্রদান করে তাদের সে বন্ধুত্ব স্থুদূঢ় হয়ে উঠে! এ ভাবে একটা সার্বাজনীন ভাব আসে মানুষের ভিতর!

'লেখনী বন্ধু' পেলে তোমাদের থ্ব ভাল লাগবে তো ? থ্ব আমোদ পাবে, না ? বোনের সঙ্গে তিবানের ও ভাইএর সঙ্গে ভাইএর পরিচয় করিয়ে দেবো। যাদের দেখতে ভালো লাগে অথচ দেখতে পাও না, যাদের কথা শুনতে ভালো লাগে অথচ তাদের কথা শুনতে পাওনা, পরিচয় পাবার ও পরিচিত হবার স্থোগ তোমাদের কোনদিন ঘটে উঠে না—এই 'ডাকঘরের' সাহাযো আবছা আলো আবছা অন্ধকারে 'লেখনীবন্ধু'র সঙ্গে তোমাদের একে অপরের সঙ্গে পরিচয়, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব থ্ব স্থাচ্চ হয়ে উঠি তোমাদের রংমশালকে আমো শক্তিশালী করে



তুলবে। তোমাদের সকলের হাসি হাসি মুখ দেখলে 'রংমশাল' খুব খুসী হবে জেনো। ইাা, যা বলছিলাম—'লেখনীবন্ধু'র কথা চিঠি পত্রের ভিতর দিয়ে তোমাদের সকলের অস্তরেরও ভাবের আদান প্রদান ঘটিয়ে তোমাদের সকলকে তৃপ্ত করতে পারবে।

তোমরা যারা 'লেখনীবন্ধু' চাও—আমার কাছে ভারা ভাদের নাম, ঠিকানা, বয়স, কোথায় পড়ো, রংমশালের গ্রাহক-গ্রাহিকা কিনা—এ সব নিশ্চয় জ্ঞানিও—ভাছাড়া কি ধরনের বই পড়তে ভালো লাগে, কি কি 'হবি' (Hobby) আছে অর্থাৎ ডাক টিকিট, নানান দেশের টাকা পয়সা জমাও কিনা, লালমাছ, পাখী পোষ কিনা এও জ্ঞানাতে ভূলো না—আমার খুব ভালো লাগ্বে আর আমি ভোমাদের সকলের ভিতর পরিচয় করিয়ে দেবো কেমন ?

কিন্তু আমার পুরস্কারটা ?

তোমরা স্বাই আমার স্বেহাশীয় ও ভালবাসা নিও। ইতি-

ভোমাদের



### অপ্রতিঘন্দী এ্যাড্ভেঞ্চার—লেখক শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধরের—নতুন বই

## আঁধার রাতে আর্ত্রনাদ

—সরোজ, ডেভিড্, বিনয়বাবু ও সনির নতুন এ্যাড্ভেঞার—

এই বইথানি পড়ে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় লিখেছেন—"শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধরের '**আঁখার রাডে** আর্ত্রনাদ' নামে উপত্যাসথানি পড়ে খুসি হলুম। আজকাল এই শ্রেণীর উপত্যাস প্রায় সকলেই লিখছেন— বারা অধিকারী নন তাঁরাও। গীরেন্দ্রলালের উপত্যাসথানি সে শ্রেণীর নয়। এর মধ্যে উপভোগ্য বস্তু আছে।"

মূল্য বাল্লো আনা মাত।

आधियान-कमला चुक जिल्ला लिड->धनः कलक (बाबाब, कनिकार्ड)

# 

#### <u> বাকুমার মহাভারত—শ্রীনির্মলা বালা দেবী। দাম বারো আনা।</u>

তোমাদের হঠাং যদি কেউ জিজ্ঞাস। করে বসে—ভীম ও হিড়িম্বার যুদ্ধের গল্লটি বলত বাপু—জনেকেই কিন্ধ বেশ মুস্কিলে পড়ে যাবে—আগে থেকে বলে রাথছি। কথাটা শুনতে গারাপ লাগলেও সত্যি যে আজ্কাল তোমাদের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প অনেকেই জানো না। আর আগেই—এই কিছুদিন আগেও জিজ্ঞাসা করে ঠকায় কার সাধ্যি—প্রশ্নের শেষ না হতে হতে উত্তর এসে গেছে। এ ছাড়া বড়দের কাছে যে সব গল্প শোনা যায় আজ্কাল তার মধ্যে রামায়ণ মহাভারতের গল্প গাকে কই ? অথচ কত স্থানের স্থানর গল্পই না আছে—তঃথের, হাসির, এাডভেক্পারের—অগুণতি। নির্মালাবালা দেবী বইটি বেশ লিখেছেন যেন রোজ সন্ধ্যাবেলা ঠাকুমার কাছে বসে গল্প শুনছি আর ষোলটি সন্ধ্যায় মহাভারতথানি শেষ হয়ে যাবে। যাদের বিরাট মহাভারত দেগলে ভয় লাগে পড়বার ইচ্ছা হয় না—তাদের এ বই পড়লে ভালই লাগবে। আর গল্পভাগ্ত সঙ্গে সঙ্গে শেশা হয়ে যাবে। দাম বেশী নয়। ছবিগুলি ভাল হয়নি।

তীন 'জাপানের এ-ও-তা-শ্রীশচীন্ত্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কমলা বুক ভিপো, দাম বারো আনা।

বিদেশী লোক দেখলেই আমরা হা করে তাকিয়ে থাকি, বেশ নতুন নতুন লাগে। তাদের খাওয়া লাওয়া তাদের পোবাক-পরিচ্ছল কথার ভাষা ও ভিল্প—কত কথাই না জানতে ইচ্ছে হয়। চীনে বাজারে জুতো কিনতে গিয়ে জুতোর চেয়ে চীনেদের মুখের লিকেই তাকিয়ে থাকি। আমরা যদি ওদের দেশে বাই তাহলে ওরাও নিশ্চমই এরকম করে আমাদের দিকে তাকাবে আর আমাদের খুব মজা লাগবে। কিছু ইচ্ছা কর-লেই ত আর একলোড়ে চীন-জাপানে মাওয়া যায় না। এয় আগে বিশোদের কথা জানতে গেলে ভাল বই ছাজা উপায় কই গ চীন-জাপানের অনেক স্থলর স্থলর ও লরকারী খবর শচীক্রবার এই বইটিতে দিয়েছেন। ওদেশের ছেলেমেয়েদের কথা, তাদের ধেলাধুলা নানারকম উৎসব আনন্দ আর হাজার গল্প সব এই বইটিতে আছে। সতিয়ই আশ্চর্যা হয়ে বেতে হয় জাপানীলের ভত্রতার কথা জেনে—এত চমৎফার ব্যবহার এদের প্রিকিনের। লে গল্পটা নিশ্চই জানো ভোমবা সক্ষেল—একজনের কুকুর আরেকজনকে গিয়ে ধদি কামড়ায় সে গিয়ে গৃহস্বামীকে বলবে আপ্রনার শিশুক্র ক্রুবন্ধ নায় ব্যানিকে দল্ল করে কামড়েছেন। এর সঙ্গে মনে একবার মিলিমে দেখ আমরা স্থাবন্ধ কি বিলি এ অবস্থায়।



# BEISO" - 9/268

বইথানির ভাষা বেশ ভাল কিন্ত ম্যাপ ছুগান। আরো স্পষ্ট ও ছোটদের উপযোগী ছুওয়। উচিৎ ছিল আর ছবি যা দেওয়া হয়েছে ওগুলো না দিলে কোন ক্ষতি হত না বিশেষ করে "আগ্রেয়গিরির মুখ" ছবিঞানা। অতি বা সাম্ভাৱ —শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। ইটার্শ ল হাউস, দাম ছয় আনা।

শিবরামবাব্র পরিচয় ন্তন করে রংমশালের পার্তায় দেবার বিছু নেই। তাঁর গল্পের হেডিং দেখলেই হাসি আনে, হস্ হস্ করে যেন সোডার বোতল খুলে দিল। এবারে "মন্টুর মান্তার" দেখে মনে একটু ভয় হয়েছিল; আবার মান্তারমহাশয়কে কেন ? হাসতে পাবো না বৃঝি ? কিন্তু সে ভুল ভাললো তু'লাইন ফুরোতে না ফুরোতে। সাতটি গল্পতেই হাসতে হবে—নিন্তার নেই। আমার কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেগেছে "গোখলো" গান্ধিজি ও গোবিন্দবাব্ ও "শিশুশিক্ষার পরিনাম" এই তুটো গল্প। তোমাদের সঙ্গে যে মিলবেই এমন কোন কথা নেই। ছাপা ও ছবি ভাল, দাম বেশ কম।

| পূথিবীর গল।      | সম্পাদক ( | শ্ৰীসতী কান্ত গুহ                                        |
|------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| পূথিবীর উপস্থাস। | অন্থবাদক  | শ্রীমোহন লাল গঙ্গোপাধ্যায়<br>শ্রীশোভন লাল গঙ্গোপাধ্যায় |

চিত্রকর-শ্রীগোপেশ চন্দ্র চক্রবন্তী

প্রাচী পাব লিশিং হাউন-দাম পাচসিক। ও এক টাক।।

একটু ভেবে দেখলে দেখতে পাবে যে যত গল্প উপক্রাস পড়া যায় তাদের মোটাম্টা হটো ভাগ করা.

চলে। এক রকম গল্প উপক্রাস আছে যাদের পড়তে মন্দ লাগে না বটে কিন্তু প্রায় পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই ভূলে

যাই। এরা খুব হালক। জিনিষ, মনে কোন ছাপই দেয় না। এই সেদিন বিশুর কীর্ত্তি, পড়লাম আর আজ্ঞ যদি জিজ্ঞাসা কর গল্পটি কি শুনি একটু বিপদে পড়তে হবে বৈকী। টুকরো টুকরো কথা সাজিয়ে কোন রকমে

হয়তো গল্লটি বলবো কিন্তু দেখতে পাবো যে বেশ অনেকখানি বেমালুম হন্তম হয়ে গেছে।

এছাড়া আরেক ধরণের গল্প উপস্থাস আছে যা পড়ি, পড়ন্তে পড়তে ভাবি আর বছদিন—অনেকদিন প্রয়ন্ত তা খুব স্পষ্ট মনে থাকে। এদব গল্প যারা লেখেন তাঁরাই আসল গল্প লিখিয়ে, গল্প বলার সভিত্যকারের যাচটুকু তাঁরা জানেন। আর পড়বার সময় এই সম্ব বই থেকে কি আনন্দই না পাই। মনে হয় যেন লেখক আমাদের মনের কথা, আমাদের গোপন অভিলাষ দব জেনে নিয়ে এ বই লিখেছেন; যেন আমাদেরই জীবনকথা, আমাদের ভবিষ্যত কাহিনী ছাড়া এ আর কিছু নয়।

অন্ত অন্ত দেশেও এই রকম বড় বড় লিখিয়ে গল্পের যাতৃকরের। অনেক অনেক গল্প উপন্তাস সব লিখে গেছেন—আজও লিখে চলেছেন। সেই সব বইগুলির কয়েকটি বাছা বাছা বইর সহজ ও হন্দর অন্তবাদ করবার ভার নিয়েচেন শ্রীসতীকান্ত গুহ প্রম্থ শিশুসাহিত্যের তিনজন নামজালা লিখিয়ে। এঁদের অন্তবাদ এ বই ত্থানিতে এত হন্দর হয়েছে যে পড়লেই দেখা যায় যে মূল লেখকদের গল্প বলার কায়লা ও ভাষার ভিন্নির উপর এঁরা কি কড়া নজরই না রেখেছেন যা জন্ত অন্তবাদে আমরা পাইনি। আর প্রসিদ্ধ লেখকদের কি অপুর্ব্ধ সমাবেশ। চাল্স কিংসলি, হ্যান্স অ্যাণ্ডারসেন, শানাতোল ফ্রান, সেকভ, চাল্স ভিকেন,



ভিজ্ঞার মালো, বালজাক—এদের লেখা যে কি অপরূপ, কত চিত্তাকর্ষক কথায় বোঝান যায় না। এক একটি ,গল্প পড়তে পড়তে যেন ডুবে যৈতে ইয় সম্পূণভাবে— ইয়াদিকৈ কোন চ'স থাকে না! চোখের সন্মুখে বাহিনীটুকু জীবস্ত হয়ে উঠে: ::ঘটনারঃপর ঘটনা ঘটতে থাকে:--আর মন ? মন চলে যায় কত দেশ বিদেশ ছাজিমে দূরে অনেক দূরে যেখানে—"পাহাড় চূড়ো থেকে পাহাজের গা বেয়ে গুড়ো বরফের ঝুরি নেমেছে, শাদা শাপের লেকের মতন। বরফের চাক ঠেকচে বরফের চাকে—শব্দ করে ফেটে থেয়ে রোদের আলোয় গলে যাছে তারা—রোদের আলো হিম জলে ভিজে যাছে—বরফের সঙ্গে ফেটে পড়ে যেন নিভে যাছে। **কিছু পাহাড় চুড়োর নীচে গুহার চারিপাশে নেই হিমের শীতল রাজ্য। সেথানে গুহার চারিদিকে অগণতি** মনোহর ফুল-রপদী লতা।" গুহার ভিতরে কি ? ছোট শিশু স্থলর জেসনের সঙ্গে সঙ্গে পা টিপে টিপে ভিতরে গিয়ে দেখি—'সেধানে স্বরভিশাথার উপরে ভালুক-চামড়া পেতে গুয়ে আছেন গায়ক কাইরণ।…… মাখা থেকে কোমর পর্যান্ত আধিখান। তাঁব মাফুদের শরীর, বাকি আধিখান। ঘোড়ার মতন। তাঁর মাখায কাদা চুক বিরাট কাঁধ বেয়ে পড়েছে। তাঁর সাদ। দাড়ীর গোছ। বাদানী রঙের বুক চেকে দিয়েছে। .....কাইরণ পেরে চলেছেন আশ্বর্ণ গান। আদিকাল কবে জন্মালেন, কবে জন্মালে। আকাশ-আর আকাশের খেলাঘরে যারা নাচে, সেই গ্রহতারার দল—গান গেয়ে জানালেন তিনি।' এমন লোভ হচ্ছে সমস্ত গল্পটা বলে দিতে— কিন্তু সে ত' সম্ভব নয়। তোমরা পোড়ো, পড়লে নিশ্চয়ই আনন্দ পাবে।

একটা জিনিষ হয়তো তোমাদের প্রথম প্রথম পারাপ লাগবে—আমারও লেগেছিল তাই বলছি। খাইকুন, আইওলকদে, আলেকজাদার—এ সব নাম গেন ভাল লাগে না আর উচ্চারণ করতে বেশ মৃদ্ধিল লাগে; পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে হোঁচট থেতে হয়। কিন্তু ভাবলে দেখা যায় যে আমাদের বাঙলা গল্পের **অফিবাদ যদি কোন ইংরাজ বা ফরাসী পড়তে বসে তাদেরও ত' এই বিপদই হবে। এতটুকু অস্ক্রিধার জ্ঞো** ত' আর গল ছাড়া যায় না, নয় কি প

বই ছ'বানিতে গোপেশ বাবুর আঁক। ছবিগুলির সতাই তারিফ করতে হয়—একেবারে নতুন প্রণের ছবি সব---বারবার দেখতে ইচ্ছা হয়। ছাপা ও বাধাই খুব হন্দর। ছবি ও ছাপার পরিকল্পনা স্তীকান্ত বাবুর নিক্ষেশ্মত হয়েছে। প্রাচী পাব্লিশিং যে ধরণের বই সব প্রকাশ করছেন—ও সবদিক থেকে ভাল করবার যে नीं केंद्रिकों केंद्रिक का वारमा त्मरणंत्र मिल-माहित्का केंद्र अग्य -- वत अगरमा ना करत शांका यात्र ना

> **মটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার** ফলাফল প্রের খাসে প্রকাশিত হবে।



নীচে ছবিগুলিতে দেখতে পাচ্ছ কতকগুলো পা আঁকা রয়েচে। বল দেখি কোন্টা কিসের পা ? ২২শে অগ্রহায়ণের মধ্যে এই ধাঁধা ও নীচেকার হেঁয়ালীর উত্তর পাঠান চাই।



#### হেঁহালী

- (১) কোন্পশু হাহাকার নয়?
- (২) কোন পাখী শব্দ লাভ করে?
- (৩) কোন্সাপ কাং হ'য়ে আছে ?
- (৪) কোন্সহর মুক্তাঢোর ?
- (৫) কোন্ফলে ইংরাজী শব্দ আর তার মানে আছে ?
- (৬) কোন্ফলে গালা বেশী নেই ?
  - (৭) কোন্নদীর শেষটি বাদে ফুল হয় ?
  - (৮) কোন্ পাহাড় উপ্টিয়ে দেখা যায় মোটা ন্যুঃ
  - (३) क्लान कल जारम ?
- (১০) কোন্নদী চার ছটাক ?

## আশ্বিন সাসের গ্রাপ্রান্ত্রান্ত্র

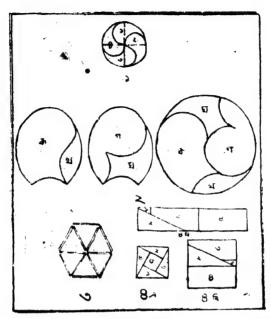

- (১) এটি ছবি দেখলেই বোঝা যাবে ১,২,৩,৪ চারটি ভাগ কাঁচি দিয়ে কেটে ওপর বসালে তারা ইবহু মিলে যাবে ১
- (২) এটি একটু শক্ত ছিল কিন্তু কাগজ নানা রকম ভাবে কেটেকুটে দেখলে এর সমাধান করা যায়।
  ছটি ঘোড়ার খুর থেকে ক, খ, গ ও ঘ চারিটি ভাগ কেটে তালের গুছিয়ে জুড়ে ছবিতে দেখ একটি বুক্ত করা
  ছয়েচে। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখবে ক ও খ এবং গ ও ঘ এ চুটি জুড়লে আমাদের এক নম্বর ঘাঁধার কাল
  ও সালা সমান চুটি বক্রের মত হবে। (আখিন মাসের ১ নম্বর ঘাঁধা দেখ)।
  - হিবি দেখ—ছবিই এর পরিকার উত্তর। সারো ত্'তিন রকমে ঘরগুলি সাজান যেতে পারে।
  - ( 8 )এ—ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে পাঁচটি অংশ জুড়ে কেমন করে একটি স্থোয়ার করা হয়েচে।
- ( )বি—ওপরকার ছবিতে চারটি অংশ ১,২,৩,৪ ভাগ করা হয়েচে ও নীচে ঐ ১,২,৩,৪ অংশগুলি জুড়ে একটি স্কোয়ার করা হয়েচে।

## অাশ্বিন সাসের শাঁধার

#### ত্রবদাসাদের নায়

সামাদের গ্রাহকগ্রাহিকাদের মধ্যে কেহই নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন নাই।

যাহাদের একটিমাত্র ভূল হইয়াছে—

নির্দ্ধল, বুলা, পোনা, নলিনী ও শ্রাম, ভবানীপুর; উমারাণী, বেলা, রবি, বেছ, ও রুমা, ভবানীপুর; শিবশহর সাহা, যাদবপুর; স্থাতোষ বস্থ, কলিকাতা: পালালা ও কেশবলাল আটা, শালিথা; বিষ্ণুব্দ শতি পাঠাগার, সম্পাদক ও সভাবৃন্দ, শালিথা; মহজেন্ ও পূর্ণেন্দু দত্ত মজুমদার, বাজিতপুর। ক্স্যু, টুফ্ উমা, কলিকাতা; স্থনীল সরকার, ভবানীপুর; রামক্ষণ বস্থ, কলিকাতা।



ইসলিওটন করিছিয়ানস ফুটবল দল

#### রঙ দেওয়ার প্রতিযোগিতা

পরের পাতায় ছবিতে দেখ কেমন একটি ফটফুটে স্থলর মেয়ে বিউনী ত্লিয়ে টব দেয়া ফুলগাছে জল দিচে । এই ছবিটি তোমাদের খুব স্থলর করে রঙ করা চাই। রঙমশালের মতে রঙ দেয়া সবচেয়ে যার ভাল হবে তাকে একটি পুরস্কার দেয়া হবে। এ বিষয়ে রংমশালের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হবে। ছবিটিতে রঙ দিয়ে আমাদের অফিসে ২২শে অগ্রহারণের মধ্যে পাঠাতে হবে। নার য়তগুলি খুদী ছবিতে রঙ দিয়ে পাঠাতে পারো। রংমশাল প্রেসে ও রংমশাল আফিসে এই ছবির বাড়তি বা একার্টা কপি পাওয়া যাবে—৴৽ দাম দিয়ে যে কেউ কুপন শুদ্ধ একার্টা ছবি কিনতে পারে। রংমশালের গ্রাহকগ্রাহিকা পাঠকপাঠিকা সকলের জন্মেই এই প্রতিযোগিতা দেওয়া হোল। কুপনে নাম, গ্রাহক নম্বর (মদি আহক্রাহিকা ও ঠিকানা লিখতে হবে। যারা গ্রাহকগ্রাহিকা নম্ন তাদের নাম; বয়স, ও ঠিকানা লিখতে ইবে, কিন্তু তাদের ১৬ বছরের মধ্যে বয়স হওয়া চাই। বয়সে সবচেয়ে ছোট এমন ইবি কোন গ্রাহকগ্রাহিকা বা পাঠক পাঠিকার রং দেয়া ভাল হয় তাকে একটা বিশেষ পুরস্কার হবে। সে-জন্ম ১০ বছরের নীচে গ্রাহকগ্রাহিকারা তোমাদের বয়স লিখো।

#### এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া

লাইফ এস্মাওরেন্স কোং, লিমিটেড

সম্পত্তি

8,69,29,000

আয়

... F7'08'000

চলতি বীমা

32,62,66,000

নূতন বীমা

··· >,56.62,000

## ডি, এম, দাস এণ্ড সন্ম লিমিটেড

চীক এজেন্টস---

বাংলা, বিহার, উড়িফা, আসাম।

২৮, ভালহোগী স্কোয়ার, কলিকাতঃ



## অরগ্যাণ কোং

ভাসাদের নিজ কারথানায় অরগ্যাণ, হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, দেতার, ক্রিজেল, বাঁশী
নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত ও মেরামত করা হয়।

মফঃস্বলের অর্ডার যত্ন ও তৎপরতার সহিত সরবরাহ করা হয়।

উচ্চ ক্রমিশনে স্বর্লনে একেন্ট আবস্যুক।

সচিত্র কেটালগের জন্ম পত্র লিখন।



## সুস্থ এবং অসুস্থ উভয় অবস্থাতেই



সেবন করুন

চিকিৎসকগণ ইহা ব্যবস্থাদেন



## যারা পরের মুখে ঝাল খেতে চায় না সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী ছেলে মেয়েরা আমাদের বই পড়ে খুশি হবে

## প্রথিবীর রূপকথা

এদেশের সবচেয়ে বড় রূপকথাকার জ্রীদক্ষি**লারঞ্জন মিত্র মজুমদার** সম্পাদিত

## প্রথিবীর গল্প পৃথিবীর উপন্যাস

সতীকান্ত গুহ, মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত

## বাড়ী থেকে পালিয়ে

শিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখিত

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো রূপকথা, রকমারী রঙ্গী ছবি। বড় সাইজের বই। ঝলমলে মলাট। দাম দেড় টাকা। ডাকমাশুল আলাদা।

একখানা বই-য়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো গ আর একখানায় সবচেয়ে ভালো চারখানা উপস্থাস রংমশালের মতে এ জ্থানা বইয়ের মত এত চমংক লেখা, ছবি ও ছাপা আর দেখা যায়নি। দাম একটাকা চার আনা আর এক টাকাণ ডাকমাশুল আলাদা।

িবরাম বাবু বাড়ী থেকে পালিয়েছিলেন। ত এত চনংকার বই লিখতে পেরেছেন। সকলে মতে পূজোয় এ রকম বই আর বার হয়নি। দাম এক টাকা। ডাকমাশুল আলাদা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত

## রাজকাহিনী

প্রথম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ দাম বারো আনা।

## রাজকাহিনী

দিতীয় খণ্ড, দিতীয় সংস্করণ দাম একটাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথিবীতে অবনীন্দ্রনাথের মত লেখক নেই, রাজকহিনীর মত বই-নেই। এবার অনেক খরচ করে মলাটের নতুন ছবি ছাপ। হল। ভিতরে অনেক হাফ্টোন ছ দেওয়া হল।

তিনখানা আশ্চর্য্য বই বার হচ্ছে ঃ জানুয়ারীতে 'সবুজলেখা', ফেব্রুয়ারীতে 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'গঙ্গের দেশে'। তারিখ ভুলোনা।

## প্রাচী পাব লিশিং হাউস

১০ ইন্দ্ররায় রোড়, ভবানীপুর কলিকাতা।

## প্রের ক'খানা ভাল আর নি

#### ঞ্জীগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত শিশু সাৰ্থি

10

এতে আছে-সরল ভাষায় জল ও বাভাসের তর্প আর প্রশৃত হয়। রেডিও, টেলিফোনের কলা—আর মন ও বৃদ্ধি, কাজ ও কৌশল, শরীর ও মন্তিদ, ভালমন্দ, ছোটবড, খ্যাল-নকল, প্রভৃতি বিষয়ে নীতিমূলক ঘটনার সরস কথা।

> সবে মাত্র বেরিয়েছে। দাম ছয় আনা।

## জাতকের গল্পমঞ্জমা

ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের কথা পড়েছ—কিন্তু তাঁর অতীত জ্ঞাকপায় যে কয়টি ভাল ভাল নীজিমূলক কাহিনী আছে ত। গানা উচিত ; এ বই তার স্থন্দর সাহরণ।

দাম ছয় আন।।

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর

## সন্ট্র সাম্ভার

নতুন হাসির বই। সবে মাত্র বেরিয়েছে। একটি গ্ৰান্ত গেবিন্দবাৰ গ্ৰাক্ষিজিকে কি ভাবে সংৱ দেখিয়েছিলেন ভার কাহিনী পড়লে হাসতে হাসতে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে থাব। সভাগটনা।

দাম ছয় আনা।

গ্রীস্থনির্মাল বস্থুর

### লালন ফকিরের ভিটে

মকরা বই—বার বার পড়লেও গল্পগুলি কথনও পুরনো ঠেকে ন<sup>ি</sup> ভূতকে জন্দ করবার উপায় দেখে নাও,

দাম ছয় আন।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

### সোনার পাহাড

এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। পড়তে পড়তে গ'য়ে কাট। <sup>দের</sup> যেমন, তেমনি উৎসাহে হাত পা ছুঁড়তে হয়।

দাম দশ আনা।

### প্ৰবীথ

শিশুমণের উপযোগী কয়েকটি সরম গল্পের সাজি।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

দাম ছয় আনা।

## নীতিগল্প গুড়

পারতা কবি শেখ সাদির নীতিমূলক গল্পগুলি বাংলার রূপ ও রুদে শ্রীমন্তিত হয়েছে।

চতুর্থ সংস্করণ।

দাম ছয় আৰা।

### ছোটদের স্তুতন ও নামকরা বই

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের

#### আজব দেশে অমলা

বাঙালায় Alice in Wonderland. শীঘ্রই পরিবর্দ্ধিত ও পরিমর্জিত হলে **দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুবে**। দাম আট আনা।

শ্রীস্বধাংশু দাসগুপ্তের

## মায়াপুরীর ভূত

যে ভতের গল্প তোমাদের ভীক করে তা' ভাল নয।

খরচা মাত্র ছ' আনা। শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্তীর

### বেজায় তাসি

এবার পুজোয় দ্বিতীয় সংস্করণ বেরুল। হাসির কবিতা আর কার্ট্ন ছবি। দাম পাঁচ আনা।

১৫,কলেজ স্বোয়ার, ক

## (ছেলেমেয়েদের সের। মাসিক কোন্টী ?

## –জলছবি–

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তা ও শ্রীসত্যচরণ দাসের সংযুক্ত সম্পাদনায় এবার হইতে আকারে ও প্রকারে অনেক বাড়িয়া গেল।

#### সামান্য কিছু আভাস :--

উপস্থাস—শ্রীপ্রেমেক্স মিত্র, শ্রীশিবরাম চর্জ্ববর্তী, শ্রীবিশু মুগোপাধ্যায়।

গ**র**—রায় শ্রীজলধর সেন বাহাতর, শ্রীবৃদ্ধদেব বস্তু, শ্রীঅচিন্তা সেনগুপ্ত, শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়।

প্রবিদ্ধ-শ্রীমতিলাল রায়, গ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত, ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন, গ্রীঅশোকনাথ শাস্ত্রী।

কবিতা—কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীকুমূদরঞ্জন মল্লিক, শ্রীস্তনির্মাল বস্তু, শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ।

বাষিক—২॥৫০; যান্মাসিক—১।৫০; প্রতি সংখ্যা—।০

जनছि कार्यान्य

২৭, ক**লেজ খ্রীট** —কলিকাতা—

স্থ, শ্রীঅচিন্তা বিশ্ববিশ্বস্থা

কাতিকুমারের পঞ্চাও

আগাগোড়া হাস্তর্মে ভ্রা

ছেলেয়েদের তইথানি চমংকার বই-

শ্রীস্থগ**শু কুমার দাসগুপ্ত** প্রণীত

লাসার অভিশাপ

নিষিদ্ধ দেশ তিকাতের রহস্থময় অপূর্ব্ব অভিযান

দাম-বারো আনা

গ্রীবৃদ্ধদেব বস্থ

প্রণীত

দাম—বারো **আনা** 

ক্সলা পাব**লিশিং** হাউস

২৭ কলেজ খ্রীট, কলিকাতা।

## FOR ALL YOUR BLOCKS

**CONSULT** 

## R. B. Dutta & Bros.

(Blockmakers to the Rang Mashal)

1A, Brojo Nath Dutta Lane,

P.O. BOWBAZAR

CALCUTTA.

## ঈস্টর্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে

## বড়দিন ও নববর্ষের ছুটী উপলক্ষে সস্তা ভাড়ায় যাতায়াতের টিকিট

আগামী ১৪ই ডিসেম্বর হইতে ৩১এ ডিসেম্বর ১৯৩৭ পর্যান্ত এই রেলওয়ের উপর নিম্নলিখিত হারে বিক্রয় হইবে এবং ১৭ই জানুয়ারী ১৯৩৮ মধ্যরাত্রি পর্যান্ত উহা বলবৎ থাকিবে ঃ

শ্ৰেণী

দর্ভ

যাতায়াতের ভাডা

প্রথম, দ্বিতীয় ও মধ্যম

৬৬ মাইল ও তদূর্দ্ধ

১<sup>৯</sup> ভাজা

ততীয

.8

অপরাপর রেলওয়ে এবং স্টীমার সমূহের সহিত যোগ রাখিয়াও সকল শ্রেণীর টিকিট পাওয়া যাইবে।

এই টিকিটে যাইবার এবং ফিরিবার পথে একবার করিয়া যে কোন মধ্যবর্ত্তী স্টেশনে ইচ্ছামত যাত্রাবিরতি করা যাইবে।

বিশেষ বিবরণের জন্ম নিকটবর্ত্তী সটেশন মাসটারের নিকট অনুসন্ধান করুন।

সকল শ্রেণীর যাত্রীদিগের জন্ম অতি স্থলভ ভাড়ায়— অবাধ ভ্রমণ ভিকিট

ভাডা

প্রথম শ্রেণী

৬৽৻

यशुय (खनी

**S**C.

দ্বিতীয় শ্ৰেণী

80

ততীয় "

50.

১৪ই ডিসেম্বর হইতে ৩১এ ডিসেম্বর পর্য্যস্ত এই টিকিট বিক্রয় করা হইবে এবং উহা লইয়া ১৫ দিন পর্য্যস্ত এই রেলের সর্ববত্র যে কোন ট্রেনে ও যে কোন স্টেশনে ও রেলওয়ের নিজস্ব ফেরীতে যতবার ইচ্ছা ভ্রমণ ও যেখানে ইচ্ছা যাত্রাবিরতি করা চলিবে।

नः हि। २६२।७१

চক্ষু রোগে



शैंि निष्ममधु

নেলাদ' লোটাস্ হনি (Seller's Lotus Honey) প্রভৃতি যাবতীর চকুরোগের মহৌষধ। পৃথিবীর সর্ব্বতই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রাণগিত সম্পূর্ণ নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। সন্তার কুহকে বাজে নকল কিনিবেন না। আসলের জক্ত 'সেলাস' বলিয়া চাহিবেন। সর্বব্য ভাক্তারশানার পাওয়া যার।

শ্মিথ্ ষ্ট্যানিষ্ট্টিট্, বাথগেট্, ফ্রাঙ্ক রস্, ও এন্ মুখাজ্জী প্রভৃতি কলিকাতার দ্মন্ত সন্ত্রান্ত ঔষধালয়ে পাইবেন।
--- বিশেষ বিষয়ণ বিনামল্যে ---

ডি**ট্রিবিউটিং** এক্ষেণ্ট—ই**ভোট্রেডিং এক্সেন্সী**—২নং, রয়াল এক্সচেঞ্চ প্লেস, কলিকাতা।

## ভারতের সর্বপুরাতন জীবন বীমা কোম্পানী

## বোম্বে মিউচুয়্যাল লাইফ

এসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড

• (স্থাপিত ১৮৭১)

#### ক্রেকটা উল্লেখযোগ্য বিবর্ণ

১৯৩৫ সালে--

নৃতন জীবন বীমার কাজ :—> কোটী ৮৬ লক্ষ টাকার উপর বোনাস্—প্রতিহাজারে প্রতিবংসর সাজীবন বীমায় ২৬, মেয়াদী বীমায় ২১,

বিস্তারিত বিবরণের জন্ম পত্র লিখুন—

## দস্তিদার এণ্ড সন্স, চীফ এজেণ্টস্

00

১০০ নং ক্লাইভ দ্ৰীট,

কলিকাতা।

— আর একটী রেকর্ড বংসর—

## বোম্বে লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

১৯৩৫ সালের নৃতন বীমা—১,২৩,২৯,০০০ টাকা ১৯৩৬ সাল

ভেলুহোশনের বৎসর আজই বীমা করিয়া লাভের ভাগী হউন

বীমাকারী ও এজেন্টদের জন্ম সংবাৎকৃষ্ট স্থাবিধাজনক ব্যবস্থা।
মেসাস সেন এণ্ড কোং 
চীফ এজেন্টম:

বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িক্সা, আসাম
১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।
টেলিফোন—কলি: ৩১১৬, টেলিগ্রাম—IPCOLD

্রভিডেন্ট বীমা জগতে যুগাস্তর আনিয়াছে

## ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট

কোম্পানী লিমিটেড

১৯২৪ — ৯২,২৫০ টাকা

\$,20,200 ,,

>>>8 - >>,%,,%,,%,,

এই ক্রমবর্দ্ধমান বীমা তহবীল কি ইহার সাফল্যের নিদর্শন নহে গ্

माजिक हाँका। । ० इहेट २ होका।

হেড আফিস : ১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

## এম্পায়ার অফ ইণ্ডিয়া

লাইফ এস্মওরেন্স কোং, লিমিটেড

আয় ৮১,৩৪,০০০

চলতি বীমা " ১২,৮২,৮৮,০০০

নৃতন বীমা " ১,৮৬,৬৯,০০০

## ডি, এম, দাস এও সন্ম লিমিটেড

চীক এজেন্টস— বাংলা, বিহার, উড়িয়া, আসাম।

২৮, ডালহোসী ক্ষোয়ার, কলিকাতা



## অরগ্যাণ কোং

৬।১৷১, রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা আমাদের নিজ কারখানায় অরগ্যাণ, হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, দেতার, এদরাজ, বাঁশী, নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত ও মেরামত করা হয়। মকঃমলের অর্ভার যত্ন ও তৎপরতার সহিত সরবরাহ করা হয়। উচ্চ কমিশনে সৰ্ব্বত্ৰ এজেণ্ট আবশ্যক। সচিত্র কেটালগের জন্ম পত্র লিখুন।



|      | বিষয়                                | (লথক                                   | পৃষ্ঠা      |
|------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| ١٤   | नानकभन भौनकभन मक्ष यावि (क ? (कविछा) | শ্রীসভীকান্ত গুহ                       | २ऽ৮         |
| ٦ ١  | দিদি (নাটক)                          | শ্রীসরোজ বন্দোপাধ্যায়                 | २२১         |
| 01   | ঘুমছায়া ছায়াখুম                    | শ্রীপূর্ণেন্ব সেন                      | ২৩৩         |
| 8    | ঠাট্টা ( কবিতা )                     | <b>बीकामाक्षीश्रमान ठ</b> ट्डांशानाग्र | ২৩৯         |
| e l  | হুয়ে হুয়ে শুভা (গল্প)              | শ্রীস্কুমার দে সরকার                   | <b>२</b> 8० |
| क।   | হিমালয়ে ভালুক শিকার                 | শ্রীধরণী সেন                           | २.৫.५       |
| 9 1  | অমরলতা (উপন্যাস) -                   | শ্রীসতীকান্ত গুহ                       | ૨৫૧         |
| 61   | ছুটির ঘণ্টা (ফুটবলকোরিস্কিয়ান্স)    |                                        | ২৬৬         |
| ا ھ  | <b>শাল তামামী</b> (কবিতা)            | শ্ৰীলোকেশ ঘটক                          | २१১         |
| 201  | গল্পবলা ( গল্প )                     | শ্রীমতী অপর্ণা সেন                     | २१२         |
| 22.1 | আচাৰ্য্য জগদীশচন্দ্ৰ                 | শ্রীদেবাশীয় সেনগুপ্ত                  | २९€         |
| 25 1 | পথে বিপথে ( উপন্তাস )                | শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ                  | યમ્ય        |
| 201  | দুরের আলো (বিদেশে বড়দিন)            |                                        | २৮१         |
| 28   | পদারাগ বৃদ্ধ ( উপত্যাস )             | শ্রীক্তেমেন্দ্র গ্রাগার রাগ্র          | 527         |
| 26 1 | চলস্টিক।                             |                                        | ₹ঌ৮         |
| 101  | পৃথিবী ছাড়িয়ে ( উপন্তাস )          | শ্রীপ্রেমেন্দ্র যিত্র                  | ৩০১         |
| 291  | भि <b>ष्टि</b> भूथ                   |                                        | ৩০৫         |
| 721  | ভাবী গৃহিণীর বৈঠক                    | •••                                    | ৩০৬         |
| 75   | চিঠির বাক্স                          | •••                                    | ৩১০         |
|      | ধাধার উত্তর                          | •••                                    | ৩১৩         |
| २५।  | <b>জালোকচিত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল</b> |                                        | ৩১৪         |
| २२ । | ন্তন ধাঁধা                           |                                        | ৩১৫         |

## অপ্রতিষদ্বী এ্যাড্ভেঞ্গর লেখক—শ্রীণীরেন্দ্র লাল ধরের—নতুন বই

## আঁধার রাতে আর্ত্রনাদ

—সরোজ, ডেভিড্, বিনয়বাবু ও সনির নতুন এ্যাড্ভেঞ্ার—

এই বইথানি পড়ে শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় লিখেছেন—"শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধরের '**আঁধার রাতে** আর্দ্রনাদ' নামে উপত্যাসথানি পড়ে খুসি হলুম। আজকাল এই শ্রেণীর উপত্যাস প্রায় সকলেই লিখছেন— ধারা অধিকারী নন তাঁরাও। ধীরেন্দ্রলালের উপত্যাসথানি সে শ্রেণীর নয়। এর মধ্যে উপভোগ্য বস্তু আছে।"

#### মুল্য বারো আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান—কমলা বুক ডিপো লিও—১৫নং কলেজ স্বোদ্বার, কলিকাত

# WR-PRN

ধবী
প্রীতিনন্দিত
বঙ্গোপন্যাস
বাঙালীর বই
ভাকুরমার ঝুলি
বাংলার শৈশব

চারু ও হারু

কিশোর-মন



মান্ধ
গড়্বার
উৎপল ও রবি
লাষ্ট বহা, ফাষ্ট বহা
বাংলার সোনার ছেলে
সোনালী বই
পৃথিবীর রূপকথা
সবুজ লেখা

💶 জগতের বাংলা বই 💳

যে কোন পুস্তকালয়ে পাইবেন 🕳

## দি জেনুইন

इनिमि अदित्रम (काः निः

প্রথম ভ্যালুয়েসনের ফলাফল।

–বোনাস–

আজীবন বীমার

মেয়াদী বীমার ১২১

প্রতি হাজারে প্রতি বংসর।

হেড আফিস :— ১০০ নং ক্লাইভ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা। শ্রীস্থকুমার দে সরকারের মূতন বই !
তোমাদের সকলেরই

সুক্মার বাবুর গল্প খুব ভালো লাগে, না ? ভার মূতন গলের বই



জন্তু-জানোয়ারের পশু-পক্ষীর ঘরের কথা

ঝকঝকে তকতকে বই !

শীঘ্ৰই প্ৰকাশিত হবে!

দাম মাত্র ৮০ বারো আনা

রংমশাল কার্য্যালয়

১৫৪ রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাত।। ফোন সাউগ ১৩৯



## অভিভাবকের চিন্তা— সম্ভানের ভবিষ্যাৎ

ভোমরা আজ বারা ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের। আছ তোমাদের ভবিয়াং ভেবে তোমাদের বাপ মা বাঁরা অভিভাবক আছেন তাঁরা থুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন—জাঁরা ভাবেন যে তোমাদের খাওয়া, দাওয়া, লেখাপড়া ইত্যাদির জন্ম কি ভাল ব্যবস্থা করে যেতে পারে। "আর্হ্যান্দের শিশুমঙ্গল বীমা" এ সব ভাবনার হাত হতে উদ্ধার পাবার বেশ ভাল বন্দোবস্ত করেছেন। তোমাদের বাপ-মা-কে সবিশেষ জানাবার জন্ম লিখতে বলবে।

ম্যানেজার :--

আর্য্যন ইন্সিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

২নং ডালহাউসী ফোয়ার, কলিকাতা।



আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বস্ত



## লালকমল নীলকমল সঙ্গে যাবি কে ?

#### শ্রীসতীকান্ত গুহ

লালকমল নীলকমল সঙ্গে যাবি কে? ও ভাই কমল! সঙ্গী হব যাওনা যেদিকে। এলেম আমি দত্যিমারণ মন্ত্রটি শিখে।

রাতত্বপুরে তালপুকুরে হাসচে যেন কেউ,
হল্দিবনে বাঘের পিছে শেয়াল ধরে ফেউ।
এইতো আমি এলাম চলে,
বাদরা বনে জোনাই খলে,
আধখানা চাঁদ পড়ল চলে
হিম-আকাশের গায়,
ত্তাই কমল চমকে গিয়ে
অবাক চোখে চায়।

## শুকুলালা পোষ, ১৩৪৪

#### লালকমল নীলকমল সঙ্গে থাবি কে ? শ্রীসতীকান্ত গুহ

এক কোঁটা চাঁদ মুছলো হাতে ডাইনী বুড়ী কে ? হঠাৎ হাওয়ায় কোঁস্করে কে বনের বাঁদিকে ? কোন্ অজগর লুকোয় মাথার ঝিলিক-মাণিকে ?

অন্ধকারে বনের পথে হাঁটছে ছটি ভাই,
তাদের সাথে এলেম আমি, একটুতো ভয় নাই।
এলেম আমি একলা রাতে,
লাল তলোয়ার ফলছে হাতে,
আর একহাতে ঢালের পাতে
নামটি লেখা তায়,
ছভাই কমল নামটি পড়ে'

লালকমল নীলকমল ! চলবে ও দিকে ? বেশ চলো না চলব আমি বলবে যে দিকে। মাঠের শেষে দেখবো বুঝি কস্কাবতীকে ?

কন্ধাবতী ! কন্ধাবতীর পুর যে অনেক দূর,
মাঠের শেষে উল্কি নদীর বুকটি হুরু হুর্।
পাটনি মাঝি বললে কেনে'
"খেয়ার কড়ি কে দেবে সে ?"
"দেবে কমল" বলেই শেষে
দিলেম কড়ি তায়,
উল্কিনদীর পাটনি বুড়ো
অবাক চোখে চায়।

ছোট্ট নদী ফুরিয়ে গেল একটুখানিকে। তেপান্তরে পান্থ চলে একটি ছটি কে? শুধোও গাছের সব্জানিয়ে বিহঙ্গমীকে।

> "রাক্ষসিনীর" বললে পাখী "হুইটি অমুচর, "পথ ভূলিয়ে ফেলবে নিয়ে পাশাবতীর ঘর।"



#### লালকমল নীলকমল সঙ্গে যাবি কে ? খ্রীসতীকান্ত গুহ

বলমু হেঁকে "কেরে তোরা? "পাশাবতীর পাশাজোড়া" থিলথিলিয়ে হাসল ওরা চোথের লহমায় মিলিয়ে গেল। ছভাই কমল অবাক চোথে চায়।

লালকমল নীলকমল ! কে যায় এদিকে ? দেখ্ ফু চেয়ে রূপকাহিনীর রূপকুমারীকে। ঘোমটা টেনে দিলে হাতে পত্রটি লিখে।

"রপের হাটে জোয়ার ভাঙে, চাঁদের বুকে ঘর,
"রাজার মেয়ে এলেম আমি, কমল আমার বর।"
বলমু হেসে, "লাল কি নীল ?"
নীল বলে, "লাল," লাল বলে "নীল।"
হঠাৎ দেখি চার চোখে মিল
আমার সনে হায়,
তুভাই কমল একটু হেসে
অবাক চোখে চায়।

ত্তাই কমল সঙ্গে নিল রূপকুমারীকে, পায়ের তলে মিলিয়ে গেল পাহাড় নিমিথে। হঠাৎ দেখি পূবের আকাশ একটু যে ফিঁকে।

হঠাং বাঁশী বেজে ওঠে, ডক্কা কড়াকড়,

হুভাই কমল পৌছে গেছে রূপতরাসের ঘর।

রাণী এলেন নীচমহলে,

বলেন "কমল আয়রে কোলে।"

তখন আমি এলেম চলে

ঘরেই ফিরে হায়

চুপি চুপি মায়ের কোলে

ভোট্ট বিছানায়।



## [একাঙ্ক নাটক]

#### –সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ পথিক মাধবী ও তার তিন সঙ্গিনী হুটি রাখাল ছেলে

#### বাউল

[সকাল বেলা। সোনালী আলো সমস্ত পূব আকাশ আলো করে' ছড়িয়ে পড়েছে দূরে দূরে গাছের মাথায় মাথায়।

ছোট্ট মাঠের ধারে, সরু আঁকা বাঁকা পথের পাশে শিউলি ফুলের গাছ। যত না ফুল ফুটে রয়েছে গাছে, তার চেয়ে ঢের বেশী ঝরে পড়েছে নীচের সবুজ ঘাসে।

একদল মেয়ে গুণগুণ করে' গান গাইছিল আর সেই ঝরে'-পড়া ফুলের রাশ কুড়িয়ে তাদের ছোট্ট আচলগুলো ভরে' তুলছিল।

#### গান

ভোরের আলো আকাশ পারে
ডাক দিয়ে যায় বারে বারে
বলে—জাগো, আঁখি মেলো,
ঘুমের রেখা মুছে ফেলো;
আমন্দ ওই এল দ্বারে।

প্রথম মেয়ে— অক্সদিনকার চেয়ে আজকার ফুলগুলোকে যেন বেশী ভাল লাগছে, না ভাই ? দ্বিতীয়া— আজ ফুল ঝরেছেও অক্সদিনকার চেয়ে অনেক বেশী!



্পাষ, ১৩৪৪

ৃতীয়!—সত্যি ভাই, সবুজ মাঠটাকে করে দিয়েছে যেন ছধের মত সাদা। চুহুৰ্থা — একরাশ সাদা বরফের টুক্রো কেউ যেন ছড়িয়ে দিয়েছে চারিদিককার ঘাসের উপর। বেশ দেখতে লাগছে, না ভাই १

#### গান

ভোরের বাতাস এল ব'য়ে
কানে কানে কি যায় ক'য়ে।
বনের পাখী গানের স্থরে
ডাক দিয়ে যায় দূরে দূরে
স্থর ভেসে যায় আলোর ধারে।

প্রথমা — আজ ফুল কুড়োতে খুব আনন্দ লাগছে, না ভাই ?

দিতীয়া—আজ এক কাজ করলে হয় না ?

তৃতীয়া—কি কাজ ভাই ?

দ্বিতীয়া---মালা ত রোক্সই গাঁথি, আজ গাঁথবো ফুলের গয়না।

চতুর্থা — সেই ভালো। আমি বানাবো মাথার মুকুট।

প্রথমা - আমি গাঁথবো গলার সাতনরী হার।

দ্বিতীয়া--কানের তুল আর হাতের বাজুবন্ধ বানাবে। আমি।

তৃতীয়া—আর আমি—আমি করবো পায়ে পরবার ফুলের তোড়া।

চতুর্থা — আর, সেই ফুলের গয়নায় সেজে নাচ্বো আমরা আমাদের খেলাঘরের বরকনের বাসরে, কেমন গ

তৃতীয়া—থুব মজা হবে কিন্তু ভাই!

[এমন সময় অরুণ ছুটতে ছুটতে এসে তৃতীয় মেয়ের পিঠের ওপর ঝুলে পড়া বিন্ধুনীতে দিলে টান।]

তৃতীয়া—কে—?

[সব মেয়েরা চমকে উঠে তাকালে অরুণের দিকে। অরুণ খুব লব্জিত হয়ে পড়লো।]

প্রথমা — কে ভাই তুমি ?

অরুণ — [তৃতীয়ার প্রতি ] তুমি ত আমার দিদি নও।

তৃতীয়া-না, আমি মাধবী।

#### সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়



দ্বিতীয়া—তুমি কে ভাই ? তোমায় ত কথনও দেখিনি !

অরুণ — আমাদের বাড়ী তো এখানে নয়; অনেক দূরে—সার এক গাঁয়ে।

চতুর্থা — তোমার নাম কি ভাই ?

অরুণ — আমার নাম অরুণ।

তৃতীয়া - বা, বেশ নামটি ত তোসার!

চতুর্থা --- তুমি বুঝি তোমার দিদিকে খুঁজতে এসেছে গু

প্রথমা — তোমার দিদির কি নাম ভাই ?

সকণ — তার নাম সকণা—মা ডাকে সক বলে। পুব স্থুন্দর দেখতে সে। [তৃতীয়ার প্রতি]
ঠিক তোমার মতন।

ভূতীয়া—তোমার দিদি বুঝি তোমায় লুকিয়ে একা একাই ফুল ভূলতে এসেছে ? তোমার সাথে ঝগড়া হয়েছে বুঝি ?

অরুণ — দিদি ত আমার সাথে ঝগড়া করে না—দে আমাকে খুব ভালবাসে ।

প্রথমা — তবে, তোমায় সাথে নেয়নি কেন ?

শকণ — দিদি ত এখন আর আমাদের বাড়ীতে থাকে না। আনেকদিন আগে দিদির খুব

অস্থ করেছিল। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন -কত ওষ্ধ দিয়েছিলেন! তারপর—সেদিন

অনেক লোক এসে দিদিকে কোথায় নিয়ে গেল। আমি সাথে যেতে চাইলাম—

তারা যেতে দিল না। আমি অনেক কেঁদেছিলাম। মা বল্লে —দিদি অস্থুখ ভাল

হ'তে গেছে, আবার আসবে।

তৃতীয়া—দিদির জন্মে তোমার খুব মন কেমন করছে বুঝি ?

অরুণ — হাঁ!

দ্বিতীয়া—তোমার মাকে জিজ্ঞাসা করনি কেন ?

অরুণ — মাকে জিজাসা করলেই মা কাঁদে, আর বলে, দিদি অন্থ ভাল হ'লেই ফিরে
আসবে। আমার একলাটি আর ভাল লাগছে না; তাই, দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছি।

চতুর্থা — ভোমার দিদি কিন্তু সত্যি ভারি ছষ্ট্র---ভোমার মতন স্থন্দর ভাইটিকে ভুলে রয়েছে!

অরুণ — রোজ সকালে উঠে দিদিকে থুঁজতে আসবো ভাবি।' কিন্তু, মা আমাকে কিছুতেই আসতে দেয় না। আজ মা ঘুমিয়ে আছে দেখে চুপি চুপি পালিয়ে চলে এসেছি।

ভৃতীয়া— এত দ্রে কেন এলে ভাই ? অনেক বেলা হয়েছে বাড়ীতে ফিরতে যে তোমার খুব কন্ত হবে।



(शीव, 3082

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ — আমি ত এখন বাড়ী ফিরবো না। সারাদিন ঘুরে ঘুরে দিদির থোঁজ করে' তবেই বাড়ী ফিরবো।

চতুর্থা — ক্রিধে পাবে না তোমার গ

অরুণ — আমার কিছু কণ্ট হ'বে না।

ত্তীয়া --- তুমি কেন চলনা আমাদের বাড়ীতে!

অরুণ — আমি যাব না ভাই! আমার যে দিদিকে খুঁজতে হ'বে। স্বাইকে জিজ্ঞাসা করবো—কেউ না কেউ নিশ্চয় বলে দেবে দিদি কোথায় আছে।

তৃতীয়া — তোমার দিদিকে পেলে তাকে সাথে নিয়ে একদিন আমাদের বাড়ীতে আসবে ভাই ? এই পথ দিয়ে গিয়ে খানিকটা দূরে দেখ্বে একটা লাল রঙের বাড়ী, সেইটে। কেমন, আসবে ত ?

মরুণ — আসবো।

প্রথমা — সত্যি আসবে কিন্ত ভাই! তোমার দিদির সাথে তথন থুব ভাব করে নেবো, কেমন ং

দিতীয়া—চল্ ভাই, বড়চ বেলা হ'য়ে গেছে। কখনই বা মালা গাঁথব, আর, কখনই বা খেলা করব।---

প্রথমা — সামরা চললাম ভাই। সামাদের কথা মনে রাখবে তো ? দিদিকে সাথে নিয়ে

একদিন সাসতে যেন ভুলো না !

[মেয়ের। গান গাইতে গাইতে চলে গেল বাড়ীর পথে। অরুণ দাঁড়িয়ে রইল তাদের দিকে চেয়ে। এমন সময়, জনৈক পথিক এল পথে।]

পথিক—তুমি কে ভাই, একলাটি এখানে দাঁড়িয়ে গু

অরুণ---আমি অরুণ আমার দিদির জন্মে দাঁডিয়ে আছি।

পথিক—কোথায় গেছে তোমার দিদি ?

অরুণ—তাতো জানি না। ক'দিন আগে লোকেরা তাকে কোথায় নিয়ে গেলো। আমি যেতে চাইলাম—কিছুতেই যেতে দিলে না।

পথিক—তোমার দিদি ত ভারী ছুষ্ট্র, তোমায় সাথে নিলে না।

অরুণ—দিদির তো কিচ্ছু দোষ নেই—তার তথন থুব অস্থুখ করেছিল যে!

পথিক---খুব অস্থুখ করেছিল বুঝি ?

#### সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়



लोयं, ১७६६

আরুণ — হাঁ। ডাক্তারবাবু এসেছিলেন, কত ওমুধ দিয়েছিলেন। পূব ধারের ঘরের ছোট্ট জানলাটার কাছে দিদি দিন রাত শুয়ে থাক্তো। আমাকে মা তার কাছে যেতে দিত না। বলতো, দিদির অস্থ করেছে, ওর কাছে যেতে নেই। দিদিকে না দেখতে পেয়ে আমার ভারী কালা পেতো। একদিন ত্পুর বেলা মাকে লুকিয়ে দিদির ঘরে গেলাম।

পথিক — তোমায় দেখে তোমার দিদি কিছু বললে না ?

অরুণ — সে তখন চোখ বুজে চুপটি ক'রে শুয়েছিল। সমস্ত গায়ে একটা সাদা চাদর
ঢাকা দেওয়া শুধু মুখখানাই বাইরে ছিল।

পথিক - তারপর গ

আরুল — আমি আন্তে আন্তে ডাকলাম—'দিদি!' সে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইল।
আমি বললাম 'আমি এতদিন আসিনি বলে রাগ করিসনি তো ভাই ? ওরা
আমায় আসতে দেয় না।' তার ছই চোথে জল ভ'রে এল। সে বললে—
আমার কাছে আর এসো না ভাই—আমার যে অস্থুধ করেছে। আমার কাছে
তোমার আসতে নেই! 'আমার ভারী কান্না পেয়ে গেলো'—আমি ফিরে চলে
এলাম। তারপর একদিন স্বাই মিলে দিদিকে কোথায় নিয়ে গেলো। আমি
কাদলাম—আমাকে সাথে নিলে না তারা।

পথিক — আহা!

অরুণ — অনেক দিন মা'কে জিজ্ঞাসা করেছি দিদির কথা। মা শুধু কাঁদে আর বলে,—
অসুথ ভাল হ'লেই ফিরে আসবে।

পথিক — মা যথন বলেছেন তথন তোমার দিদি নিশ্চয়ই ফিরে আসবে আবার।

অরুণ — অসুখ ভাল হ'তে আর কত দিন লাগবে, বলতে পার ? আমার ও অসুখ করেছিল—আমি ত ছদিনেই ভাল হয়ে গেছি। দিদির এত দেরী হচ্চে কেন ?

পথিক — তোমার দিদির যে অস্ত্রথ থুব বেশী হয়েছে কিনা, তাই, সারতে দেরী হচ্ছে। অনেক বেলা হয়েছে, তুমি বাড়ীতে যাবে না ?

আরুণ — আমাদের বাড়ী ত এ গাঁয়ে নয়। মাঠের শেষে এ যে গাছগুলো দেখ্ছো না ?—

ঐ দূরে—ঐথানে আমাদের বাড়ী।

পথিক — তুমি একলাটি এত দুর কেন এসেছ বল ত ?

অরুণ — দিদি নেই—আমার আর বাড়ীতে ভাল লাগে না।



পথিক — তোমার মা তোমায় না দেখে খুব ব্যস্ত হ'য়ে উঠ্বেন !

গ্রুণ — দিদিকে থুঁজতে এসেছি জেনে মা কিছু বলবে না আমাকে। মাও দিদিকে খুব ভালবাসে কি না। আচ্ছা, তুমি ত অনেক দূর থেকে আসছো। তুমি আমার দিদিকে কোথাও দেখ নি ং

পথিক — আমি ত তোমার দিদিকে চিনি নে ভাই!

সরুণ — খুব স্থুন্দর দেখতে সে। সরুণা নাম—মা ডাকে সরু বলে।

পথিক— এমন কাউকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!

অরুণ--- হয় তো তুমি দেখেছ, কিন্তু মনে নেই।

পথিক — তাও হ'তে পারে বৈকি! কত জায়গায় ঘুরছি, কত লোক দেখ্ছি — সবাইকে কি
আর মনে করে রাখা সম্ভব ?

সরুণ — আমার দিদিকে দেখলে কিন্তু ভূলতে পারতে না! আমি ত ভূলি নি তাকে—
ভূলবোও না কোনও দিন।

পথিক — খুব সম্ভব, আমি তোমার দিদিকে দেখি নি। বেলা অনেক হয়েছে—আচ্ছা ভাই, এবারে আমি যাই। আমাকে আবার অনেক দূরের পথ যেতে হ'বে কি না!

> [ অরুণ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। পথিক ধীরে ধীরে চলে গেল নিজের পথে। ক্লান্ত অরুণ অবসন্ন হয়ে বসে পড়লো একটি ঝোপের আড়ালে।]

সকণ — দিদিটা সভি ভারী হৃষ্টু! আমার জন্মে তার একটুও কষ্ট হয় না। আমায় দিদি একটুও ভালবাসে না, বোধ হয়। এবার ফিরে এলে, এমনি আড়ি করে দেবো তার সাথে হাজার সাধলেও আর কথাটি কইব না! হাজার আদর করলেও আর থেলব না, তার সাথে। তথন বুঝবে মজা!

বড্ড থিধে পেয়েছে। মাথাটা যেন ঝিম্ ঝিম্ করছে। আর বসে **থাকতেও** পারছি নে।

্রে ঝোপের পালে ভরে পড়ন।

কাউকে এ পথে আসিতেও তো দেখছি নে। বেলা অনেক হ'য়েছে—মা ভাবছে আমার জন্মে। দিনিকে যদি সাথে করে নিয়ে যেতে পারি, মার—ভারী আনন্দ হ'বে আমাকে আরও ভালবাসবে [ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়লো]

#### मत्त्रांक वत्नाभाधाय

्रशोध, ১७८६

[ইতিমধ্যে বেলা অপরাহ্ন হয়ে এলো। তুপুরের প্রথর সূর্য্য এখন নিস্তেজ হ'য়ে পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লো। এমনি সময় তুইজন রাথাল ছেলে সেই পথে আসছিল।]

প্রথম — কে একজন শুয়ে রয়েছে না ভাই ?

দ্বিতীয় — ছোট্ট একটা ছেলে। থুব স্থন্দর দেখতে—না রে ?

প্রথম — ও এখানে শুয়ে রয়েছে কেন ভাই গু

দ্বিতীয় — বোধ হয় পথ হারিয়ে ঘুরে' ঘুরে' ক্লান্ত হ'য়ে এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে। দাঁড়া, ওকে ভেকে জিজাস। করছি, ওগো—শুনছো—

অরুণ --- [ঘুমের ঘোরে ] দিদি, এতদিন কোথায় ছিলি ভাই ৷ আমি তোর জন্মে কত কেঁদেছি --- কত খুঁজেছি তোকে---

প্রথম — ও সব কি বলছে ভাই ?

দ্বিতীয় — ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ওর দিদিকে স্বপ্ন দেখছে। শুনছো ও ভাই —

অরুণ — এঁয়া! দিদি---দিদি--- উঠিয়া বসিল। । তুমি — তুমি ত দিদি নও।

দ্বিতীয় — তোমার দিদিকে খুঁজতে বেরিয়েছ বুঝি ? কোথায় গেছে তোমার দিদি ?

অরুণ — তাতো জানি না। তার খুব অসুথ করেছিল---তার বিছানাতে একলাটি দিনরাত শুয়ে থাক্তো। একদিন সব লোকেরা মিলে তাকে কোথায় নিয়ে গেলো। তারপর থেকে সে আর ফিরে আসেনি বাড়ীতে।

প্রথম --- তাই বুঝি তাকে খুঁজতে বেরিয়েছ ?

অরুণ — হা।

দ্বিতীয় — বাড়ীতে কাউকেও জিজ্ঞাসা করনি কেন ?

অরুণ --- মাকে অনেক জিজ্ঞাস। করেছি। মা শুধু কাঁদে আর বলে যে—অমুথ ভাল হ'লেই ফিরে আসবে!

প্রথম — আর কিছু বলেন নি তোমার মা ?

অরুণ - আর কিছু ? কই---না।

দ্বিতীয় --- আমি বুঝতে পেরেছি ভোমার দিদি কোথায় গেছে। আচ্ছা, ভোমার দিদি কেমন দেখতে বলত !

অরুণ — খুব সুন্দর দেখতে সে—-

অর্থম — গোলাপের পাপড়ির মতন গায়ের রং গু

দিতীয় — মাথার চুলগুলো থুব কালো আর গোছা গোছা 🛉



(भीष, ১७८८

প্রথম — চোথ ছটো থুব টানা টানা আর বেশ বড়, না ?

অরুণ — ইা, ঠিক বলেছ।

দ্বিতীয় — ডান দিকের গালে একটা কালো তিঙ্গ আছে না ?

অরুণ — হাঁ, আছে।

প্রথম — সাঁথির ওপর একটা টকটকে লাল সিদ্রের টিপ পরেছে তোমার দিদি ?

অরুণ — সিঁদুরের টিপ কই, না—

প্রথম — এখন পরে আছে—

দিতীয় — কি নামটা বলেছিল—রু—রু—

অরুণ - অরু-অরুণা- প

দ্বিতীয় — না, না—অরুণা নয়, তার নাম বলেছিল করুণা।

মরুণ — করুণা গ

দ্বিতীয় — হাঁ, করুণা।

সরুণ — শুনতে ভুল হয়নি তো তোমাদে**র** ?

দ্বিতীয় — না, শুনতে একটুও ভুল হয়নি।

প্রথম --- আমরা যে তুই তিন বার করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ভাই!

অরুণ — তবে, সে আমার দিদি নয়।

দ্বিতীয় — তাই বটে।

প্রথম — তবে আর কি হবে বলো। ওরে, চলরে চল—সন্ধ্যে হয়ে এলো। ফিরতে বড়ড দেরী হয়ে যাবে—

দ্বিতীয় — তুমি বাড়ী যাবে না ভাই ?

অরুণ — বাড়ী ? যাব বই কি—তবে, এখন নয়। একটু অপেক্ষা করে দেখি আর কারও যদি দেখা পাই।

প্রথম — ভয় করবে না তোমার ?

অরুণ — এখনও তো অন্ধকার হয়নি—এখন ভয় করবে না।

দ্বিতীয় — আমরা তাহ'লে চল্লাম্ ভাই।

[ রাখাল ছেলে ছটি চলে গেলো। অরুণ একলাটি সেখানে বসে রইলো অস্ত পথিকের সাক্ষাতের আশায়। সন্ধ্যার অন্ধকার ইতিমধ্যে বেশ গাঢ় হয়ে উঠলো।]

#### সরোভ বন্দ্যোপাধ্যায়



পৌষ, ১৩৪৪

অরুণ — কই, আর কেউই তো এ পথে আসছে না! সদ্ধ্যে হয়ে এসেছে—বাড়ী যেতে হ'বে।
মা আমার জ্বন্থে ভাবছে ? হয়ত সারাদিন খাওয়া হয়নি—আমার জ্বন্থে অপেকা করে
বসে রয়েছে। দিদির খোঁজ তো পেলাম না। কেউই তো বলতে পারলে না দিদির
কথা! দিদি কি আর ফিরে আসবে না ? সে কি আমাদের কথা ভুলে গেছে ?
মা তাকে অত ভালস্কাসে. মাকে সে ভুলে রইলো কি করে ?

্রিআন্তে আন্তে পথের দিকে অগ্রসর হোল। এমন সময় বাউলের গান শোনা গেল। চুপ করে দাঁড়ালো তার আসার অপেকায়।

কে একজন গান গাইতে গাইতে এই পথেই আসছে। ভালই হোল...ওকে পেয়ে যাব পথের সাথী। দিদির কথাও ওকে জিজ্ঞাসা করে দেখ্বো, যদি বলতে পারে। গান গাইতে গাইতে বাউলের প্রবেশ।

#### গাৰ

আমার এই পথ চলাতেই আমন্দ! কেটে যায় পথে পথে বৰ্ষা, শরৎ, বসস্কঃ

বাউল — [ অরুণকে দেখিয়া ] কে ভাই তুমি ?

অরুণ — আমি অরুণ। তুমি কত দূরে যাবে ?

বাউল — আমি ? আমার যাবার কি কিছু ঠিকানা আছে ভাই ? আমি পথিক—পথ চলাই যে

আমার কাজ।

#### গান

এ পথের নাই ঠিকানা,
 এ পথের নাই যে মানা;
 চলে যাই আপন মনে
 পথ বেয়ে এই অনস্ত।

আমার এ পথের তো শেষ নেই! তবে, আপাততঃ যাব চণ্ডীতলার মন্দিরে— ভাবছি, রাতটা সেখানেই কাটিয়ে দেবো।



সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরুণ—আমাকে সাথে করে নিয়ে যাবে? সন্ধ্যে হয়ে গেছে; একলা যেতে আমার ভয় করবে।

বা উল—তোমার বাড়ী চণ্ডীতলাতে বুঝি! এত দূরে একলাটি কেন এসেছিলে তুমি ?

সরুণ —আমার দিদিকে থুঁজতে এসেছিলাম।

বাউল-দিদির দেখা পেলে না বুঝি ?

অরুণ—-সবাইকেই জিজ্ঞাসা করেছি, কিন্তু কেউই তো বলতে পারলে না দিদির কথা। বাউল—কোথায় গেছে তোমার দিদি গ

অরুণ—খুব অস্থুখ করেছিল তার। ডাক্তার বাবু এসেছিলেন—অনেক ওষুধ দিয়েছিলেন!

দিদি সারাটা দিন চুপ চাপ করে নিজের বিছানাতে শুয়ে থাকতো। মা আমাকে
তার কাছে যেতে দিত না—বলত, দিদির অসুখ করেছে, ওর কাছে এখন যেতে
নেই। কদিন পরে এক দল লোক এসে দিদিকে কোথায় নিয়ে গেলো—

বাউল—তারপর থেকে তোমার দিদি আর ফিরে আসে নি বুঝি ?

অরুণ-না ।

বাউল—তোমার দিদি আর ফিরে আসবে না ভাই।

অরুণ—ফিরে আসবে না ? কেন ? তুমি কি করে জানলে যে দিদি ফিরে আসবে না ?

বাউল—তোমার দিদি যেখানে গেছে, সেখান থেকে কেউ যে আর কখনও ফিরে আসে না। আমার একটি ছোট্ট ভাই ছিল—তোমার মতন দেখতে! সেও ওখানে চলে গেছে কি না, তাই আমি জানি। আমি, তুমি—সবাই—একদিন সেই দেশে চলে যাব; আর ফিরে আসবো না।

আরুণ-—তুমি কোন দেশের কথা বলছ ভাই ? সে দেশ কোথায় ? তার নাম কি ? বাউল—সে দেশের নাম স্বর্গ—ওই শৃত্যে।

অরুণ—ওখানে কি আমাদের মতন ছেলেরা আছে ? দিদির মতন মেয়েরা আছে ? তারা সারাদিন কি করে ?

বাউল—সারাটা দিন তারা গান গেয়ে গেয়ে নেচে বেড়ায় ওখানকার পথে পথে। ওদের মনে একটও ত্ব:খ নেই, নিরানন্দ নেই—সব সময়েই তারা খুসী, আনন্দময়।

#### সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়



- আরুণ—ওখানে গেলে বৃঝি আর এদেশের কথা কারও মনে থাকে না ? ওখানকার লোকের আমাদের কথা একবারও ভাবে না বৃঝি ?
- বাউল—আমাদের কথা তারা ভাবে বৈ কি। আমরা যখন ঘুরে বেড়াই, তখন তারা ওপর
  থেকে তাকিয়ে আমাদের দৈখে। রাতের বেলা আমরা যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন
  তারা আমাদের কাছে নেমে আসে।
- অরুণ—আমরা তো কৈ ওদের দেখতে পাই না।
- আরুণ—-আমার দিদিও আছে তা হ'লে ওদের মাঝে ? তোমার ছোট্ট ভাইটি ! ওরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে আমাদের ? আচ্ছা, কোন তারাটা আমার দিদি ? কোন তারাটা তোমার ছোট্ট ভাইটি ?
- বাউল—তা কি ঠিক ক'রে বলা যায় ? তবে, ওদের মাঝে আছে নিশ্চয়ই। জানো ওরা আমাদের খুব ভালবাসে, –তাই, নিশুতি রাতে নেমে আসে, আমাদের কাছে স্বপ্ন হয়ে আমাদের ঘুমের মাঝে।
- আরুণ—সভিত্যি তা'হলে দিদি রোজ রাতে আসে আমার কাছে ? আজও আসবে ? আমি আজ কী করবো জানো ? আজ চুপ চাপ শুয়ে থাকবো ঘুমের ভানে; আর, যেই দিদির পায়ের শব্দ পাবো, অমনি একটি লাফে তাকে ধরে ফেলবো শক্ত করে। দিদি তা'হলে আর পালিয়ে যেতে পারবে না। কেমন মজা হ'বে বল ভো! এস ভাই, শীগগীর করে এসো মাকে বলতে হবে দিদি আর লুকিয়ে থাকতে পারবে না। আবার তাকে ধ'রে রাখবো আমাদের বাড়ীতে।
- ব্যাস্থ অরুণ অপেকানা করে ছুটে গেল গাঁয়ের দিকে। বাউল শুধু হাসলো তার ব্যাকুলতা দেখে।



## বাউলের গান

জীবনের প্রহর গুলি

এমনি করে হ'লো যে ভোর
জানি না কোথায় পাবো
না-পাওয়া বন্ধুরে মোর।
রাখালের মেঠে। বাঁশী,
সারাদিন আসে ভাসি,
ফুটে রয় সন্ধ্যা ভারা
বাতাস বহে স্থমন্দ।

িগান গাইতে গাইতে বাউল চলে গেল সেই অন্ধকার পথ বেয়ে। গার গানের স্থর ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে ক্রমে ক্রমে একেবারে মিলিয়ে গেল চারিদিককার নিস্তন্ধতার মাঝে। সন্ধার অন্ধকার ক্রমে আরও গাঢ়তর হ'য়ে উঠ্লো—সাথে সাথে দূর আকাশের বুকে অগন্য তারা যেন হ'য়ে উঠলে। আরও উজ্জ্বল আরোও স্থানর।

# যবনিকা



# \*ঘুমছায়া-ছায়াঘুম\*

# – পূর্ণেন্দু সেন –

ওঃ, লোকটা কি অসম্ভব বুড়ো!

কতদিনের, কতকালের ছাপ মাখানো আমাদের এই আগ্রিকালের থুখুরে বৃদ্ধটি।—আর দাড়ী ত নয়, যেন একগোছা সব্জে শ্যাওলা। শ্যাওলাই ত; সমস্তটা জটপাকান, আর মোচড়ান, আর দোমড়ান।

পাশেই পড়ে আছে একটা কুঁকড়ে-যাওয়া লাঠি। দেহের চামড়ার স্থান পূর্ণ করেছে খানিকটা লতা, আর খানিকটা গুলা। যেমনি তার ছাঁদ, তেমনি তার ছিরি।

উঁচু একটা ঢিপির উপর বসে আছে সে একটা ঝোপের ফাঁকে। কেন জানি না স্থক্ত করলাম কথা, স্থক্ত করলাম প্রশ্ন। কিন্তু নড়ল না সে একটুও, সেই এক ঠায় বইল বসে— ষেন প্রাচীন একটা দেয়াল।

শেষে সে বললে—"মাথাটা একট্ কাৎ কর"—অনেক কষ্টে। আচ্ছা মৃদ্ধিল! কাৎ করব কি করে ? আমি যে এখনও রইছি জেগে রীতিমত। বরঞ্চ সাধারণ যা দেখি তার হাজার শুন ভাল দেখছি এখন। বেশ ত আমি দেখতে পাচ্ছি ওই লক্ষ লক্ষ শিশিরকনার ডেতশ্ব অন্তন্ধতি চোখ ওড়না-ওড়ানো নরম পরীদের। একটা বেশ মোটাসোটা মৌমাছি—বেশ পষ্ট শুনতে পাচ্ছি আমি—ফুলেদের কাছে পত্র বিলি করে বেড়াচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গের গজর—তার মুখে খই ফুটছে ত ফুটছে অনবরত। কর্ত্বব্য না হাতি! যত সব ইয়ে।

"হঁ, এর বেশী আর নেই বৃথি আজ"—মৌমাছিটা বল্লে স্থর করে—"হঁটা, হঁটা রেণুর কথাই বলছি, কি হল ?"

তারপর একটা খরগোস পা' গুটিয়ে নিজের লেজের ভপর উঠল বসে; আঙুল দিয়ে চুমরে নিলে তার গোঁফজোড়াটা ছ'পালে। তারপর তুলল হাই! হাই আর হাই; খাঙ্গি হাই। একবার নয়, ছ'বার নয়—বারেবার তিনবার।

কোলাব্যাঙটারও পেট উঠল ফুলে। তার গর্জন আবার কি রকম! আর এমনই নাকের ডাক যে ঘাসের ফাঁকের মাক'শার জাল কেঁপে উঠছে বারবার থরথরিয়ে।

—"মাথাটা একটু কাৎ করে দাও লক্ষীটি"—



পৌষ, ১৩৪৪

নাঃ, বুড়োটাকে নিয়ে আর পারা গেল না। বলি কোথায় আমার ঘুম যে মাথাটা আমি কাং করব ? দেখ্ছ নাকো, আমি দেখছিঃ চাঁদামামাকে বুড়ি রেখে তারারা খেলছে লুকো-চুরি আর কইছে কথা ফিসফিস করে আকাশে আকাশে। আর জোনাকিরা জালিয়েছে হলদে শিথার পিদীম মিশ্মিশে অন্ধকারে। বললাম তাই—

—বুড়োমশাই ঘুম যে আমার আসচে না।

এরপর সে অনেক কপ্টে তার নীল চোখছটো থুলতে পারলো। আমার দিকে চেয়ে বল্লে একটু মুচকে হেসে—

"ঢুলুনি, ঘুমকাতুরে, আর ঘুমপাড়ানি গান"।

না এবার সত্যি ক্ষেপতে হল। বললাম—তুমি কোথাকার একটা ধেড়ে বোকারাম পোকায়-থাওয়া, প্যান্পেনে আর অক্সার ধাড়ি। বলছি না—ঘুম আমার আসছে না—
আসছে না, আসছে না। হ'ল ? কথাটা গেল কানে ?

আবার সেই জড়ানে সুরে—নেশায় পেল বুঝি, মাথাটা কাং কর, আর কেবল ঝিমোও।—
এ যেন খোকার কাছে ঠাকু'মার ঘুমপাড়ানি গান। যেমনি বিশ্রী তেমনি ঢিমে
তেতালা; পাগল করবে শেষে ?

ক্লাস্ত পৃথিবী চারপাশে পড়ছে ঘুমিয়ে। মৌমাছিটাও গা ঢাকা দিয়েছে অনেকক্ষন। থরগোসটা ত বুনো গোলাপটায় হেলান দিয়ে পাকা ধানের স্বপ্ন দেখছে চোখভরে। এ সবই আমি দেখতে পাছি সেই দৃষ্টি দিয়ে যে দৃষ্টিতে নেই মায়া, নেই মমতা কোন। এইমাত্র একটা তৃষ্টু পরীকে—দেখতে পেলাম—পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল অন্ধকার কৃয়োর নীচে। সে ঘুমূবে সেখানে ভঁয়োপোকাদের সঙ্গে। আর জালের ভেতর মাক'শারও চোখ ভারী হয়ে এল ক্রমশঃ। — অসহ্য—এক্ষেবারে কুঁকড়ে—উঠা অসহ্য। "আমি যে কিছুতে ঘুমূতে পারছি না"—শেষ পর্যান্ত পারলাম না না বলে!

এবার সে উঠল—সেই বৃড়োটা। আলিস্যি ভেঙ্গে, গা মোঁড়া দিয়ে হাসল সে একটু মূচকে। তারপর এগিয়ে এল সে সেই—সেই ঝোপের মাঝের ফাঁকটার দিকে। বিচিত্র তার অঙ্গভঙ্গী—যেন কোমরভাঙ্গা ভালুক।—

আস্তে সে ডাকল আমায়।—

তারপরই বাতাসে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এল দূরাগত এক ঘণ্টার ধ্বনি। একটা কেন, বোধ হয় ছটো। উহু ছটোও নয়। শত শত শাওয়াজ কাঁপছে যে—



िष्ट लिः —िष्ट लिः —िष्ट लिः \* \* \*

বাতাসের পরতে উঠল থরথরিয়ে ঘণ্টার রুপোলি আওয়াজ।

বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি—এবার ছায়ারা আসছে এগিয়ে। ই্যা নিশ্চয়, ছায়ারাই ত—ছুমের দেশের ছায়ারা। আর ঐ যে ঐ বুড়ো লোকটা—ওর কাজই ত হ'ল ছায়াদের তাড়িয়ে বেড়ান, পর্দার মত কাঁপিয়ে বেড়ান। আর সেইগুলোকে গোনা—এক-ছই-তিন করে পরপর গোনা। প্রথম ছায়াটা পিছলে এগিয়ে এল। বললাম,—এই যে, এক নম্বর স্যাঙাং যে।

ছায়াটা গন্তীরভাবে [দোলাল মাথ। সামনে। বলল—গল্পটা যদিও সাধারণ, তবুও কিন্তু বেশ করুণ, শুনবে না কি ?

পালাও, পালাও—চেঁচিয়ে উঠলাম আমি—সরে পড় শীগ্গীর, কোথাকার পাজী পেজোমি করতে এল।

"আমি ছায়ার মত ঘুরে বেড়াতাম"—সে ভয় না পেয়ে বলে চল্ল—"শকুন্তলার পেছন পেছন। এই যে চুল দেখতে পাচ্ছ আমার—এই চুল একদিন অরণ্যের মত কালো ছিল, কালো ছিল আমাবশ্যের মত। ইা, ভালকথা—আমাবশ্যে কি তা তো জানো? যখন গোধূলি আসত ঘনিয়ে, যখন দেবশিশুদের জন্ম শেফালি আর শিউলি গাছের নরম কোলে শাদা বিছানা পাতা হত, আর যখন জটেবুড়ি তার কালো বেড়ালের উপর বসে ছিড়ত রাজহাঁসের পাখনা থেকে একটা করে পালক, তখন আমি পড়তাম গলে গলে। স্থলর মেয়ে ছিল আমাদের এই শকুন্তলা। যখন সে তার হরিণছানার সাথে সাথে দৌড়ে যেত আমি যেতাম তার পেছন পেছন। আশ্রমের পাঠ সাঙ্গ হলে সে খেত মিহিদানা, সুনন্দশ, শোনপাপড়ি—

উন্ত, শোনপাঁপড়ি নয়, জলপদ্মের বাঁপড়ি—আমি ভুল গুধরে দিলাম ছায়ার।

"আহা! শোনই না, থেত সে শোনপাঁপড়ি। আচ্ছা যাক, তুমি কি বিরক্ত হলে? আমি তাহলে উঠি এবার। হঁটা, আরেকটা কথা—তুমি কি ছোটদের ভালবাসো, না—ভালবাস গল্য কবিতা? আমার ত বোম্বাই আমই ভাল লাগে। নাঃ তোমার এবার সত্যিই ঘুম আস্তে"—ছায়াটা জড়ান স্বরে বললে—"এবার আমি যাই।"

— হুঁ, হুঁ, এখুনি বেরোও তুমি—রেগে গিয়ে বল্লাম আমি—কে তোমায় থাকতে বলেছে ?

"আর সত্যি কথা কি জান"—সে আবার স্থক্ত করলে তার কাহিণী—"আমি ছিলামঁ একটু দলছাড়া গোছের। যে-ই আমায় দেখতো সেই হেসে হ'ত অস্থির, লুটোপুটি খেত



পৌষ, ১৩৪৪

হাসবার বেলায়। বাঁাকাচোরা, মোটকা-বেঁটে—সে যে কত রকম মূর্ত্তি ধরতাম তখন দেখতে যদি একবার।"

কি রকম কি রকম, কি করে রূপ বদলাতে তুমি ?—জিগেস করলাম তাকে।

"আহ। অত বেশী অস্থির হলে কি চলে ? আর সন্তিন, বলিই বা তোমায় কি করে। ব্যবসার গুপু মন্ত্র কাউকে কি জানানে। যায় ? তবে একটা কথা শোন বলি—সেই শাদা দাড়ীওলা মুনি ঠাকুরটী '''"

— ৩ঃ তাহলে—আমি বাঙ্গ করেই বলি—একজন সন্ন্যাসী ঠাকুরও ছিলেন, বল !

"আহা, সে কী অত্যাচার। উঃ সে অত্যাচার তো নয়, যেন ভামকলের ঝাঁক।

এই বলছ অত্যাচার, এই বলছ সন্ন্যাসী, বলি তোমার মাথায় গুবরে পোকা না ঝিঁঝিঁ পোকার বাসা—

আমি রাগ সামলাতে না পেরে মারি ছুড়ে এক চিল ছায়াটার দিকে।—বিটকেল বাট-কলে ছায়া কোথাকার। ভাগো এখান থেকে, ভাগো। কি দাড়িয়ে রইলে যে? আহলাদ তো ধরে না —দাও পাঠিয়ে দাও তোমার চেলাগুলোকে। কি একঘেয়ে গল্পই না করতে পার তোমার, উঃ।

"আমরা স্বাই একই দলের"—বললে ছায়া—"মেয়েট। নিতান্তই বোকা ছিল, যেমন স্ব মেয়েই হয়ে থাকে। একবার দীপালির রাত্রে আমায় না দেখতে পেয়ে সে কী কারা তার! অথচ আমি ঠিক তার পেছনেই ছিলাম। হঁনা, দেখ একটা বিস্কৃট খাবে কি ? কিংবা হাপি বয় ?"

দেখ—বললাম আমি—সহা করেছি গামি ঢের, আর কিছুতেই নয়। তোমার প্রলাপ শুনতে ত আমি আসিনি, এসেছি আমি ঘুমুতে। বিস্কৃট ত নয়ই তবে হাপি বয়ের কথা আলাদা। আচ্ছা অনেক তো বাজে বকলে, এবার বল তো কি করে মিষ্টি একটা লম্বা ঘুম দেওয়া যায় ?—

"ঘুমছায়া-ছায়াঘুম"—বললে ছায়া বিড়বিড় করে—"ভাবতে থাক একটা শৃন্থ, গুন কর তাকে তিননার; যে সংখ্যাটা হল, তার প্রথমটা বাদ দিয়ে শৃন্থ দিয়ে ভাগ কর আধা-আধি। এবার বল ত বাকী থাকে কি ?"

বাকী যা থাকে তা তোমার মাথা আর মুণ্ডু—ক্ষেপে গিয়ে বললাম আমি। "কিন্তু শকুন্তলা ত ক্ষেপেন নি কখনো, তোমায় ত আমি বলেছিই আগে"

### যুমছায়া-ছায়াখুন পূর্ণেন্দু সেন

পৌষ, ১৩৪৪

—হঁ্যা, হঁয়া বলেছই তো, একশোবার বলেছ, হাজারবার বলেছ, কান যে আমার পচে গেল শুনে শুনে।—আমি আর কিছুতেই সহ্য করব না।

অস্থির হয়ে ছায়া জবাব দিলে এবার—"লক্ষ বার আমি এই গল্পটাই লক্ষ লোকেকে শুনিয়েছি; আর দেখেছি ভালুই লাগে তাদের শুনতে। আর শুনতে শুনতে তারা চোখ বাজে ঘুমের কোলে। কত লোকেই ত পারে না ঘুমুতে; কিন্তু সব ঠাণ্ডা—সব ঠাণ্ডা শুধু আমার কাছে। ঐ এক গল্পতেই সব কুপোকাং।—জানো?"

হতাশ হয়ে আমি চীংকার করে উঠলাম এবার—কশাই কোথাকার, পাশও।

সে শুধু এবার একটু হাসল, হাসল আর একচোথ টিপে বললঃ "সকাল বেলায় গ্রম চা আর হালুয়া"—এই কথাটা বল্তে বল্তে হাজার লোককে আমি ঘুমুতে দেখেছি,—দেখেছি ভাদের নরম বিছানায় ঝিমিয়ে পড়তে।

তুমিই কি একটীমাত্র ছায়া, আর কি কেউই নেই ?—গুধোলাম আমি তাকে।

উত্তর এলঃ দ্বিতীয় ছায়া হচ্ছে বুড়ো বটের মোটকা ছায়া। অনেক দিনের প্রাচীন হলেও সে কত রঙ্গই না জানে।

"আচ্ছা"—আমি জিজ্ঞেস করি—"তুমি গেলেই ত অক্স ছায়ারা আসবে, তুমি যাচ্ছ না কেন তবে ?"

'আর তিন নম্বর হচ্ছে'—সে এবার জুৎ করে বসে বললে— 'চাঁদের চোথের আয়নায় ধ্রুবতারার নীলচে ছায়া'

—আমার ত মনে হয় গ্রুবতারা নয়কো, সপ্তর্ষির সাতটা খয়েরি ছায়া বোধ হয় ওটা— আমি বললাম। আমার গলার স্বরটা যেন অনেক—অনেক মাইল দূরের মনে হল।—আমি কি ঘুমিয়ে পড়ছি নাকি ?

"ছায়াটা প্রথমে থাকে ঝাপসা, আর রাতের প্রহর মতই যায় গড়িয়ে ভোরের গুহার দিকে ততই তার রঙটা থাকে খুলতে। সাতটা রঙের ভারী অদ্ভুত এই রূপ বদলানোটা। কিন্তু প্রকৃতির খেয়ালী মেজাজ এই রকমই—অসম্ভবও হয় সম্ভব।"

বুঝতে পারলাম মাথাটা আমার কাৎ হচ্ছে. চোখ ছটো আসছে বুজে। মনে হচ্ছে ছায়াটা যেন অনেক অনেক দুরে--- অস্পষ্ট। তবুও আমি বলতে চেষ্টা করলাম:

আরে কখনও তাই কি হয়, তাই কি হয়—হয়!

তারপর, ছায়ায় গাল ছটো হঠাৎ উঠল ফুলে, ফুলে উঠে তক্ষুণি আবার তুবড়ে গেল ফলের খোসার মত।



পৌষ, ১৩৪৪

মাথাটা আমার আরেকটু হ'ল কাং।

বললাম—ফুং, কি করে মনে রাথব যা—যা বললে তুমি, তুমি। কি করে — শ ।

চারিধারের মাঠে তারপরেই এক ঝলক মিষ্টি গরম বাতাস গেল বয়ে। আর কি নরম,

কি আরাম সেটার ভেতর। আর আমি দেখতে পেলাম ছায়াটা যাচ্ছে মিলিয়ে আস্তে আস্তে।

আর লোকটা—সেই বুড়োটা—কি যেন কি বললে আমায়। আর তারপর—তারপরেই লক্ষ

লক্ষ ছায়া আসতে লাগল পিছলে, আর মিলিয়ে যেতে লাগল ক্রমেই। একের পিছন

আরেকজন লাগল যেতে পায়ে পায়ে—তুই, পাঁচ, সাত এগারো — নাঃ, আর পারছি না,
পড়ছে না আর কিছু মনে। কাল-পেঁচা আর রাতবাছড়ের ডানার পালক বেয়ে অন্ধকার পড়ছে
চুঁইয়ে, অন্ধকার পড়ছে ভিজে আমার চোখের পাতায়, আমার চারিপাশে, আমার নাকে মুখে
চুলে। বুঝতে পারছি, আমি পড়ছি ঘুমিয়ে। আর দেরী নেই। এই নামল বলে। এইবার
নিশ্চয় এইবার। আমি পড়ছি ঘুমিয়ে। আর একটুখানি। আমি সত্যি পড়লাম
ঘুমিয়ে—ঘুমিয়ে \* \* \* \*

( কোন বিদেশী গল্পের সামান্ত অংশ অবলম্বনে



# SIE!

# जीकावाची अमाम महिन्मिका वि. 1.

সকাল সবে আট্টাঃ

উ:! এ'কে বেজায় জোরে মার্লে আমায় গাঁট্টা ?

চমকে উঠে' চেয়ে দেখি,

সেজ-কাকা দাঁড়িয়ে একি!
আমায় দেখে হেসে' বলেন,—"ও কিছু নয়; ঠাঁট্টা!"
মাথার মাঝে আলু ফলে, এম্নি মজার গাঁট্টা!!

ত্বপুর যখন গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হ'য়ে আসে :
ঠাণ্ডা জল কানে ঢেলে' সেজ-কাকা হাসে !
যতই বক্ কাঁদো যতই ;
সেজ-কাকা আগের মতই,
মুচ্কি হেসে দাঁত দেখিয়ে আহ্লাদেতে ভাসে :
ত্বপুর যখন গড়িয়ে গিয়ে বিকেল হ'য়ে আসে ।

রাত্রে যখন এক্লা বসে' জিয়োমেট্র পড়্ছি,
মাথার ঘাম ঝর্ছে পায়ে—এক্স্ট্রাগুলো কর্ছি।
কামড় লাগায় মশাগুলো,
খাতার পাতা এলোমেলো,
সেজ-কাকার গানের ছালায়, একেবারে মর্ছি;
জিয়োমেট্র পড়্ছি আর এক্স্ট্রা যখন কর্ছি।

হঠাং সেদিন — ভূল্ব না ভাই, অমন মজার রাতটা বেজায় কাদায় ভরা ছিল, খেলা শেষের মাঠ্টা। আম্রা সবাই হলুম অবাক্, সেজ-কাকা পড়্ল বেবাক্, নির্বিবাদী চীনের গায়ে:— সন্ধ্যে তখন আট্টা, চীনের দিকে হেসে' বলি, "ও কিছু নয়, ঠাট্টা।"



# দ্বৰে দ্বৰে শূব্য

## মুকুমার দে সরকার

পাল তোলা মেঘ নীল সাগর থেকে উঠে নীল আকাশে ভেসে পড়েছে, আমরা পাল্লা দিছি তার সঙ্গে। কাশ বনে টেউ তুলে হাওয়া তাড়া করেছে আমাদের পিছনে, ত্ব'পাশে সোণালী সবুজ ধানের ক্ষেত্ত। অনেক দূরে খেলাঘরের রেলগাড়ীর মত একটা ট্রেণ পাগলা মোবের মত কুঁাকুনী খেতে খেতে ছুটে চলে গেল, ডোবার ওপর একটা শরের ডগার বসে একটা দোয়েল টুপ টুপ করে লেজ দোলাচ্ছে। আমরা ফিণ ফিণ করে ছুটে চলেছি। আমাদের পেছনে পড়ে রইল কত আঁকা বাঁকা খাল, কত লতা ঢাকা একশো বছরের বটের ছায়া আমরা পেছনে ফেলে এলাম, কত—হাজার বছরের—বাঁশের গরুর গাড়ী কাঁচাচ করে কাঁচা রাস্তায় সবেগ মন্থর গতিতে চলতে চলতে অবাক হয়ে চেয়ে রইল আমাদের দিকে কত রাখাল ছেলের মেঠো গান ধ্লায় ঢাকা দিয়ে আমরা এগিয়ে এলাম—হাজার হাজার বছরের আনাদের শাস্ত গ্রাম—আমাদের গতির টেউ লাগল না তাদের মনে। হঁটা লেগেছিল—একটা গরুর হঠাৎ কি খেয়াল হোল আমাদের দেখে, লেজটা শৃত্যে তুলে দিয়ে মাঠের ওপর দিয়ে লাফাতে লাফাতে মারল ছুট পশ্চিমের পানে। পশ্চিম আকাশে তথন কালচে লালের রেখা পড়েছে, তারও নীচে ধুসর।

আমরা সাইক্ল-টুরে বেরিয়েছি! পুর্ব্ধোর ছুটি।

পট় বলল—পা'ত্টে। ঠিক সীসের মত ভারী হয়ে গেছে, কাছাকাছি গাঁ আর কতদূর ?
—কাছেই হবে, গরু চরছে দেখতে পাচ্ছিস না ? বলল রমি।
রমির দিকে চেয়ে পটু বলল—গরু ত আমার পাশে পাশেই চলছে অনেককণ থেকে।

## ত্যে ত্যে শৃষ্ঠ সক্ষমার দে সরকার



- পটুর পাশাপাশি যাচ্ছিল রমি।
- —চলছে ত বলিনি, চরছে
- —ওই চরতে গেলেই চলতে হয়। তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চরতে পারিস ? ওপাশ থেকে লালমণি বলল—কিন্তু গাঁয়ে পৌছলেই বা কি হবে ?
- —কেন **গ**
- আমি সীটের সঙ্গে আটকে গেছি
- —সে কিরে গ
- —হঁয়া! তোরা আমাকে নামিয়ে নিয়ে সাইকেল শুদ্ধ শুইয়ে দিস।

পটু আমার দিকে চেয়ে বলল ওই দোল গোবিন্দ তোর সীটের নীচে একটা চাট মারলেই, সীট থেকে ছেডে ছিটকে পডবি, দেখতে হবে না।

আমার নাম গোবিন্দ, ছেলে বেলায় মা কোন দিন ভুলিয়েছিল কিনা জানি না, এরা নামের আগে বিশেষণ যোগ করার সময় কেউ সে খোঁজ নিয়েছিল কিনা তা'তেও আমার

সন্দেহ আছে কিন্তু সকলের একমতে, উপায়ের অভাবে নির্বিবাদে

হয়ে গেছি দোল গোবিন্দ। ভবিতব্যকে স্বীকার করাই ভাল।

সামনের মাঠে খানিকটা দূরে একটাছেলে একপাল গরু নিয়ে ফি রছিল আমি তাকে ডাকলাম— ভই।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই মেঠো ডাকটা আমরা আয়ত্ত করে নিয়ে-ছিলাম।

ছেলেটা এল মাঠ পার হয়ে পথের ওপর। আমাদেরই বয়সী হবে কিন্তু চেহারাটা দেখবার মতন লিকলিকে সক্র সক্র হাত পা,



তবু একবার চাঁদ বদনে বল---

পরণে একটা নেংটী আর উদরের পরিধিটা বিশাল



#### পৌষ, ১৩৪৪

- --কি কও কর্তা 📍
- সামনের গাঁয়ের নাম কি রে গ
- —নাম ? জাননা ?
- ---জানলে কি মস্করা করছি ?
- —েসোনারং কয়
- ---কয় ?
- ---<del>\t</del>
- ---এখান থেকে কতদূর আর গ্
- -- দূর ? জাননা ?
- ----খুব জানি, তবু একবার চাঁদবদনে বল।
- --- এই এক পোয়া পথ
- —এক পোয়া!
- ----
- পটু বলল-পথ কি ছধ ?
- রমি বলল—পথ কি তেল ?
- —পথ কি গুড় ? বলল লালমণি
- -- আধ সের নয়ত ? আমি জিগেস করলাম

পট় বলল —ওরে ওর ভুঁড়িটা দেখেছিস ? রোজ একপোয়া পথ খেয়ে খেয়ে করেছে। ছেলেটা হঠাৎ মাঠের দিকে টেনে ছুট মারল আর যেতে যেতে আমাদের উদ্দেশে যে কথাটা বলে গেল সেটা এখানে না বলাই ভাল।

সোনারতে আমরা যথন ঢুকলাম তথন সৃষ্যি ডুবে গেছে, পথে অন্ধকার ক্রমশঃ গাঢ় হয়ে আসছে আর আকাশের ছায়াপথে অজস্র তারার বাতি খলে উঠছে। একটা বাড়ীর দরজায় এসে আমরা কড়া নাড়লাম। দূরে একটা ঝোপে অজস্র জোনাকী চিক চিক করছে। ভিতর থেকে সাড়া এল—কে ও ?

- —আজ্ঞে আমরা
- --আমরা ?
- ---হঁগ আমর<sub>া</sub>

# सर्जीमां**स**

### ত্যে ত্যে শৃত্ত অকুমার নে সরকার

পৌৰ, ১৩৪৪

"—তবে ত ধকা হয়ে গেলুম" বলতে বলতে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে আমাদের সামনে দাড়াল। আমাদের সাইকেলের বাতি না থাকলে অন্ধকারে তাকে দেখতেই পেতাম না কারণ ধুড়ো অন্ধকারের চেয়েও কালো।

- —কি চাই ব্লাপু ?
- —- আজে আজকের রাতটা আমরা আপনার এখানে থেকে যেতে চাই।
- --- ৩ঃ এই সামাক্ত কথা ? আর কি চাই ? কিছু খাবে দাবে না ?
- ্ নি\*চই নি\*চই, আমরা সমস্বরে গেয়ে উঠলাম।
  - ---লুচী, পাঠা, পুকুরে জাল দিলে হুটো পটিশ-সেরী কাৎলাও উঠতে পারে

পটু বলল - আর গাঁয়ে নিশ্চয় দই পাওয়া যায়--

- ----থুব থুব
- "—আর পান্তয়া কিছু" লালমণি বলল "বেশী নয় ছ'টা করে তা আর বেশী কি '"
- কিচ্ছু না কিচ্ছু না রমি আমার কাণে কাণে বলল, বুড়ো খুব মাই ডিয়ার আছে না রে ?

আর বুড়ো গর্জে উঠল— তোমরা কে হে বাপু ? হঠাৎ যেন ট্রেণ চলতে চলতে হল কলিশন।

আমি জবাব দিলাম--- আজে আমরা টুরিষ্ট

- **─**िक ?
- টুরিষ্ট

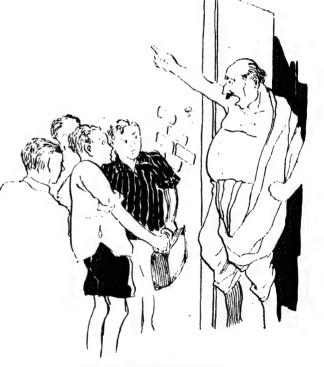

ভাগো ভাগো সব স্বদেশী ডাকাত-

- —ডেঁপো ছোকরা আবার ইয়াকি হচ্ছে আমার সঙ্গে ?
- —কই আমি ত⋯⋯
- —আমিও ট্রিষ্ট, ব্ঝেছ ছোকরা, হুটো রিষ্ট আমারও আছে আর আমার রিষ্ট হুটো



তোমাদের থেকে অনেক চওড়া। আর আমার ছটো রিষ্ট ছাড়া আরও ছটো জিনিস আছে। ছটো কুকুর, বুঝেছ? ভাগো ভাগো সব স্বদেশী ডাকাত!

বুড়ো সশব্দে দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল। বাংলার লোক না কি অত্যন্ত অতিথি-পরায়ণ। কিন্তু সোনারঙে আমারা দেখেছিলাম উল্টো কিন্তু তা বলে আমরা অক্যান্ত থান দলন্ধে হতাশ হইনি। একটা নিয়মের ব্যতিক্রম নিয়মের নিয়মত্বই প্রমাণ করে। সোনারং ছিল একটা ব্যতিক্রম। প্রায় গ্রামের দরে ঘরেই সেই একই ব্যাপার—কেই থাকতে দিতে রাজী নয় এবং শেষ পর্যান্ত খোঁজ নিয়ে জানা গেল গাঁয়ের জমিদার বাড়ীটা অনেক দিনের পোড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেথানে ইচ্ছে করলে আমরা গিয়ে থাকতে পারি। বাড়ীটা সম্বন্ধে যদিও অনেক অপবাদ আছে তবে স্বনেশী ডাকাতদের আবার প্রাণের মায়া কি ?

সারাদিনের পরিশ্রমে দেই ভেঙ্গে পড়ছিল, আমরা নিরুপায় হয়ে ঠিক করলাম ওই ভৃত্তের বাড়ীতেই থাকা যাবে, নেহাং একা ত নয় আমরা, চারজন একসঙ্গে আছি, তার পরে যা গাকে কপালে। মানুষের সাতিথেয়তা ত দেখা গেল, এবার দেখা যাক ভূতের।

অন্ধকার ঠেলে জমিদার বাড়ী এসে যথন আমরা উঠলাম তথন রাত গাঢ় হয়েছে। দূরে কোথার একদল শেয়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ীর ভাঙ্গা সিংদরজা দিয়ে ভেতরে পা দিয়েই গাটা ছম ছম করে উঠল। ঠাণ্ডা একটা শ্রাভলার গন্ধ।

রমি বলল —ও ভাই!

- ---কি রে ?
  - --ভয় করছে
- —-দূর ভয় কি ় বলতে বলতে আমরা চারজনে আরও গা থেঁ সাঘেদি করে এলাম। সঙ্গে সম্বল চারটে সাইকেলের বাতি।

নীটেট। এত ঠাণ্ডা আর এত অন্ধকার প্রতি পদেই যেন মনে হয় ঘরের কোণগুলোতে কারা সব লুকিয়ে আছে অদৃশ্য সব জীব। আমরা সোজা ওপরে উঠে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী, ঘরগুলো সেকেলে নীচু নীচু, তার চারপাশ ঘিরে গাঢ় অন্ধকার নিঃশব্দে গোলমাল সুরুষ্ণ করেছে। আমাদের বাতির আলোর রেখাগুলোকে দেখে সেই ঠাণ্ডা অন্ধকার যেন অট্টহাসি হেসে উঠল। ক্লান্ড শরীরে সামনে যে ঘরটা পেলাম সেটাতেই ঢুকে পড়লাম—ধ্লোয় ভরা নিরাভরণ ঘর। কোনো রকমে মেঝের খানিকটা ধূলো ঝেড়ে আমরা সেখানেই শুয়ে পড়লাম—ক্লিধেয় পেট ছলে যাচ্ছিল। কিন্তু অল্পকণের মধ্যে ঘুম এসে আমাদের সব অভিযোগ দূর করে দিল।

# इंद्रिकाल

#### **হরে হয়ে শৃক্ত স্থকুমার দে** সরকার

পৌষ, ১৩৪৪

কভকণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না. হঠাৎ পটুর চেঁচামেচীতে ঘুম ভেঙ্গে গেল—কে আমায় লাখি মারল. ওরে বাবা

मर्क मरक लालभिष् (हॅिहर्स छेरेल-आभारक आभारक !

রমিও চেঁচাতে স্থক করল—আমাকেও মেরেছে ও বাবারে!

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লাম। সাইকেলের বাতিগুলো নিভে এসেছে। সেই স্থিমিত অন্ধকারে দেখি পটু চোখ বুঝিয়ে চেঁচাচ্ছে আর হম দাম করে হাত পা ছুঁড়ছে। কখনও লাথি পড়ছে রমির গায়ে কখনও লালমণির গায়ে। আমি বললাম—এই পটু কি হচ্ছে কি ?

সোঁ। সোঁ। করে একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকল, হুড়মুড় করে ঘরের একটা জ্ঞানলা ভেঙ্গে নাচে পড়ে গেল। সঙ্গীরা তখন উঠে বসেছে। হঠাৎ নীচে থেকে একটা শব্দ হল-—
ভুম। উ।

সামাদের মুখে আর কথা নেই, কাছাকাছি খেঁসে বসেছি।

রমি বলল—ও কি ?

আবার শব্দ হল—হুম্ হুঁ উ। আর মনে হল শব্দটা যেন সিঁ জি দিয়ে উঠে আসছে।
সি জিতে কার পায়ের আওয়াজ বেজে উঠল হুম হুম করে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—কে গ

কোন সাডা নেই।

আর সেই নিস্তর অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে ভয়ন্কর শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে।

এক একটা মুহূর্দ্ত যেন এক একটা নিস্তরঙ্গ যুগ, আমরা কাঁপছি। ঘরের দরজায় আবির্ভাব হল এক সাদা মূর্ত্তির। অন্ধকারে মূর্ত্তিটার সাদা রেখা ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না।

--হম্

আমার গলা দিয়ে কোন মতে বার হল—কে?

- —ভুত
- —কি করছ তুমি এখানে ?
- —ভয় দেখাচ্ছি
- —কেন আমরা কি করেছি?
- --কিছু না
- --তবে ?





— ভূত ভয় দেখাবে না ? ছম ! হি হি হি হি ! মূর্ত্তিটা ঘরের মধ্যে এক পা বাড়াল। — আর এগিও না ।" আমি বললাম



দাঁতে দাঁতে তখন ঠোকাঠুকি হচ্ছে ....

—কেন **?** 

—কামড়ে দেব

ওদিকে আমার দাঁতে দাঁতে তথন ঠোকাঠকি হচ্ছে।

#### ছয়ে ত্যে শৃক্ত স্কুমার দে সরকার -



- —কামড়ে দেবে ?
- ----কুঁ
- —তোমার দাঁতে ধার আছে ?
- —ভীষণ
- —তবে দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে কেন ?
- -- ও কিছু নয়, কিখে পেয়েছে বলে
- কি**ংখ পে**য়েছে ? এতকণ বলনি কেন ?

মূর্ত্তিটা হঠাৎ যেন উবে গেল। বাইরে ঘন অন্ধকার।

আর পাঁচ মিনিট পরে ত্রম করে একটা পুঁটলি পড়ল। খুলে দেখি পুঁটলিতে একরাশ মুড়ি আর নারকেল। খাবার দেখে কিপেয় আমাদের পেট আবার জলে উঠল কিন্তু বুক তখনও ত্র ত্বর করে কাঁপতে। খাব কিনা ভাবছি হঠাৎ দরজার পাশ থেকে গলা শোনা গেল—থেয়ে নাও বলছি। কড়া গলা।

আমরা চটপট খেতে লেগে গেলাম—কি জানি ভূতকে সম্ভষ্ট করাই ভাল।
মুড়ি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি চুপি চুপি সঙ্গীদের বললাম—বেশ ভাল ভূত না রে ?
পট্ট বলল—চলে গেল নাকি ?

আমাদের তথন একটু সাহস ফিরে এসেছে। যে ভূত থেতে দেয় সে নিশ্চয় কোন অনিষ্ট করবে না। আমি সাড়া দিলাম—ইয়ে! ও ইয়ে ....

সাদা মূর্ত্তিটার একটুখানি দেখা গেল দরজায়।

- —ইয়ে কি ? চালাকী হচ্ছে আমার সঙ্গে ? নাম ধরে ডাকতে পার না ?
- —নাম কি ?
- —কি আবার ? ভুত!
- —ও! ভাভাই ভুত তুমি কি করছ ?
- इती भान मिष्टि

বুকের মধ্যে রক্ত চমকে উঠল।

- -ছুরী কেন ?
- —ভোমাদের কাটতে হবে না ? খাইয়ে দাইয়ে পাঁঠা মোট। করলাম এবার বলি দিতে হবে।



কি বলা যায় ভাবছি কারণ ওর সঙ্গে যতক্ষণ কথা বলতে পারি ততক্ষণই আমাদের জীবনের আশা। কোন রকমে পূব আকাশ একবার ফর্সা হলেই জানি ভূত আর থাকতে পারবে না। কিন্তু এখন ও ছুরী শানাচ্ছে।

পটু হঠাৎ বলে উঠল-ছুৱী কেন ? ঘাড় মটকাতে ভুলে গেছ বুঝি ?

মূর্ত্তিটা বোধ হয় এক মূহূর্ত্ত কি ভাবল তারপরে ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগিয়ে এল—
ঘাড় মটকান বড় গোলমেলে, তার চেয়ে ছোরা দিয়ে গলার নীচে—কুচ! চমৎকার!

রমি বলল—কেন আমরা কি করেছি গ

জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস এসে গায়ে লাগল। আমি পূবের দিকে তাকালাম, ভোর হতে আর দেরী নেই।

মৃত্তিটা বলল-কিচ্ছু করনি

-- শুধু শুধু তুমি আমাদের মারবে ?

আমি বললাম—ভেবে দেখ আমাদের মারলে আমাদের মা কাঁদবে, বাবা কাঁদবে, দাদা কাঁদবে, বৌদি কাঁদবে, বৌদির দিদি কাঁদবে আর শাশুড়ী কাঁদবে, তার ছেলে কাঁদবে তার শালা কাঁদবে ....

পটু স্থক করল—আর ঝণ্টু আমার সাইকেলটা নিয়ে নেবে কাঁদতে কাঁদতে,

- —ঝণ্ট কে ?
- ---আমার ছোট ভাই

হঠাং মৃত্তিটা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল—ওরে আমার সোনাতন রে—এ—এ

- —কি হল কি হল ? সোনাতন বুঝি তোমার ছেলে ? মরে গেছে বুঝি ?
- —না সোনাতন আমার ছাগল, তাকে থেয়ে ফেলেছি।
- —ঘাড় মটকে ?
- —না কেটে! ওরে আমার সোনাতন রে—এ—এ
- —দেখ তা হলে আমাদেরও কেটে তুমি শুদ্ধ কাঁদবে
- —হুঁ তাইত দেখছি
- —তাহলে ভাই ভূত তুমি আমাদের ছেড়ে দেবে ত ?



- ---
- --ছাড়বে না ?
- <u>—</u>না
- —কিছুতেই না গ
- —"উ" ভূতটা একটু ভেবে বলল "ছাড়তে পারি যদি ভোমরা একটা প্রশ্ন বলতে পার।" প্রাণে একটু আশা এল। পূবেও দেখি একটু বুঝি আলোর ছোঁয়া লেগেছে।
- —কি প্রশ্ন ?
- --- ছয়ে ছয়ে কত ?

ওঃ এই, ভেবেছিলাম না জানি কি ভুতুড়ে প্রশ্নাই না হবে! বেঁচে গেলাম এবার। বললাম --ছয়ে ছয়ে চার

ভুতটা মাথা নাড়ল—হল না।

আমরা চারজনে একসঙ্গে লাহ্নিয়ে উঠলাম —হল না মানে ?

ছয়ে ছয়ে চার ত সবাই জানে।

- -----
- --তবে কত ?
- ----শুন্তা
- —হয়ে ছয়ে যোগ করলে শৃত্য হয় ?
- ---থোগ করতে বলেছে কে ?
- —তবে কি করতে **বলেছ** ?
- —বিয়োগ! নাও তৈরী হও আমার ছোরা শানান হয়ে গেছে।

কোথায় দূরে একটা মুরগী তারস্বরে চীংকার করে উঠল, পুব আকাশে ধ্সর আলোর ছোঁয়াচ লেগেছে।

আমি বলে উঠলাম—চুপ চুপ

- —সবাই জিগেস করল—কেন ? কেন ?
- -—ভূতটা আর আমাদের মারতে পারবে না মূর্স্তিটা তাড়াভাড়ি জিগেস করল—কেন ?
- —ভোর হয়ে গেছে, সকাল হলে কি ভূতে কিছু করতে পারে ?



- —ভোর হয়ে গেছে ? ভুত জিগেস করল।
- —হঁ্যা ওই দেখ না আলো আর ওই শোন রগী ডাকছে।
- —তবে বড় বেঁচে গেছ।

ভূতটা তথনও অন্ধকারই ঘরের মধ্যে থেকে ত্বম ত্বম করতে করতে নীচে নেমে গেল। আর আমরা প্রায় তার পেছনে মরি কি বাঁচি না ভেবে প্রাণপণে ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলাম। দেখি সামনে সেই সাদা মূর্ত্তি এগিয়ে যাচ্ছে। বাইরে অনেক লোক জড় হয়েছে, বোধ হয় আমাদের চীংকারে।

আমরা চেঁচিয়ে উঠলাম ভূত ! ভূত ! একদল লোক জিজ্ঞাস করল—কই ?

- ওই যে সামনে।
- —ও ত পাগলা হরিদাস!
- —আঁ পাগল ?
- —একদম।

দেখি আপাদমস্তক গায়ে কাপড় জড়িয়ে পাগলা হরিদাস গান গাইতে গাইতে এগিয়ে চলেছে "হরি বল মন রসনা ।"

সকাল হয়ে গেছে। ধানের ক্ষেতে সোনালী রোদ উঠেছে, আমরা পেছনে কেলে এসেছি সোনারং। আকাশের মেঘের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছি আমরা। পাশের ঝোপের মধ্যে থেকে একটা পাখী ডাকছে—কুক্ কুক্! শগুচীল উড়ছে আকাশে। জলার ধারে ধার্মিক বক নিথর পাথরের মত বসে আছে। চিক চিক করছে সবুজ ঘাসের মধ্যে একটুখানি রুপালী জল। আমরা সব পেছনে ফেলে চলেছি। সামনে আমাদের ডাকছে, সামনের রহস্থময় আবছা মায়া!



# হিমালয়ে ভাল্লুক শিকার

• –ধরণী সেন–

সভা ঘটনা

প্র প্রকাশিতের পর

(0)

শিকারের মোহ যথন মাহুষকে পেয়ে বসে তথন তার আর রক্ষে নেই। আগেই বলেছি আমি মোটেই শিকারী নই কিন্তু শিকারের মোহ যেন আমাকে পেয়ে বসল। কি ব্যাপার তার কথা বলচি।

অমরনাথ থেকে নেমে পাহালগামে আবার এলাম। অমরনাথ যেতে হোলে এই পাহালগাম জায়গাটি হয়েই পশ্চিমে যেতে হয়—আবার শ্রীনগর বা অন্তর্জ যেতে হোলে পাহালগামেই অমরনাথ থেকে নেমে আসতে হয়। য়াহোক, এবার ঠিক করলাম যাবো পূর্ব্জ দিকে অর্থাং কোলাহাই তৃষার পাহাড়ের উদ্দেশে। কোলাহাই পাহালগাম থেকে প্রায় মাইল কুড়ি রান্তা হবে। চেটা করলে ঘোড়ার পিঠে একদিনেই পৌছন যায় কিছু আমি মাঝে লিডারওয়াট বলে একটি জায়গায় রাজে বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন বেলা থাকতে কোলাহাই পৌছলাম এবং কোলাহাই তৃষার পাহাড়ের সামনেই অপরিসর উপত্যকার মাঝে একথণ্ড তৃণ ভূমিতে তাঁর লাগালাম। আস এসব জায়গায় ত্রহ্র্ভ। অনেক খুঁজে পেতে ও তৃষার পাহাড়ের প্রায় একেবারে সামনে গিয়ে পড়ে এই সামান্ত ঘাসের সোনার জায়গাটুকু আবিকার করেছিলাম। তৃধারে আকাশ-ছোঁয়া পাহাড় চারিদিকে নিজ্বর নিঝুম হয়ে আছে। কেবল একপাশ দিয়ে লীডার নদী তৃষার পাহাড়ের নীচেকার একটা গর্ভ্ত থেকে বেরিয়ে একটানা একবেয়ে একটা শব্দ করে চলেচে। কোথাও গ্রাম, লোকালয়, এমন কি একটা মায়্মের মাথাও লেখা যাচছে না। এদিকের রান্তা এই তৃষার পাহাড় অবধি এসে একেবারে শেষ হয়ে গিয়েচে। স্থায় বোধকরি এখানে দেখা দেয় না—আকাশের দিকে চাইলে মনে হয় স্থায় কোনকালে এদেশে উঠে না। চারিদিকে ঠাণ্ডার একটা প্রত্তেপ ও কেমন একটা থ্যথমে ভাব। ভাল্পকের চলাডেরা করবার উপযুক্ত জায়গা বটে।

একঘণ্টার মধ্যে যেন হঠাৎ সন্ধ্যে হয়ে গেল। কেবল পাহাড়ের চুড়োর দিকে চেরে মনে হতে লাগল অন্ত দেশে দিন যেন এখন অনেক বাকি। এই রকম সঁয়াতস্তাতে আবহাওয়ার মধ্যে আমার ছোট্ট ছোউলদারী তাঁবৃটিতে আমি ও আর একটিতে, গুরুদিং সিং, মিপ্রিখান ও চুজন কুলী এই শাঁচটি প্রাণী জেগে আছি। আর চারিদিকে সব যেন আন্তে আন্তে ঘুমিয়ে পড়চে। এ জায়গাটাতে যে ভাল্পভায়াদের বেশ গতাগম্য আছে আমার শিকারী ও কুলিরা ভালরকম জানে—তারা এর আগেও এদেশে এসেচে।



সেদিন খুব ভোরে আমরা লী ছার নদীর ধারে এমন একটা জায়গা ঠিক করলাম যে ভালুকের ওপরে পাহাড়ে ওঠবার পথেবা নেমে দেখানে জল খেতে আদবার সম্ভাবনা খুব বেশী—শোনা গিয়েচে তারা নিত্য আসেও।

তথনও বেশ রাজি; আমরা তিনটি প্রাণী একটা প্রকাণ্ড পাথরের পেছনে গা ঢাকা দিলাম। এক রকম অন্তনতি গোলাকার পাথরথণ্ড সেখানে পড়ে আছে। আমাদের পছনে একটা থাড়াই পাহাড়ের গা। আমাদের পাশেই ঠিক আর একটা প্রকাণ্ড পাথরের থণ্ড—তার পাশ দিয়ে জানলার মত করে নদীর ধারটাণ্ড ভাল্পকের চলার রাস্তা বেশ চোথে পড়ে। গুরুদিং গুছিয়ে বন্দুকের নালাটা ঐ দিকে ফিরিয়ে তাক্ করে রাখল। পূব আকাশের অতি সামান্ত একটু আলোর ভাবে নদীর ধারটা আবছা থেকে, বসে বসে দেখলাম, যেন একটু সামান্ত স্পষ্ট হোল। আমরা অধীরভাবে অপেক্ষা করচি—কথাবার্ত্তা নেই; যা কথা কওয়ার ছিল তাঁবুতে সব সেরে এসেচি। আমার হাত ঘড়িটা-টিক টিক্ করে আওয়াজ করচে—দেখতে পাচিচ না ঠিক ক'টা বেজেচে। তাঁবু থেকে বেকবার সময় হয়েছিল জানি সাড়ে তিনটে। চুপচাপ এমন সময়—প্রায় তিনশ গঙ্গ দ্বে, হুটো ছায়া আন্তে আন্তে যেন একদিকে সরে যাচেচ—হঠাং আমার চোথে পড়ল। সেদিকে আঙুল দিয়ে নিঃশাস বন্ধ করে গুরুদিংকে দেখালাম। গুরুদিং মাখা নাড়লে—অর্থাং চলবে না। এখন দেখা গেল আমাদের রাস্তার দিকে না।এসে ভাল্পক ক্ষোড় যেন ভিন্ন পথ নিচেচ। তাহলে দীকার তো হাতছাড়া হবার যোগাড়। আমি অন্থির হয়ে পড়লাম গুরুদিং অক্ট্ স্বরে আমাকে বললে: আব্ ব্যুঠিয়ে, মায় উসকো পিছু যাউদা।—বলে চতুর শিকারীর মত নিঃশব্দে সে উঠে ওদিকে চলে গেল—কিছুক্ষণের মধ্যেই বিরাট প্রস্তব্য পথ আড়াল করল। ভাল্পগুলোকেও আর দেখা গেল না।

#### (4)

আবার কিছুক্ষণ কাটল চুপচাপ। এবার একটু একটু যেন আল্যে পাহাড় থেকে নীচে নামচে। হঠাৎ দেখি একটা প্রকাণ্ড ভাল্ল ক একবারে জলের ধারে মুখ নীচু করে আছে। কি ভয়কর !—গুরুদিং নেই কাছে; বড় আপণােয় হতে লাগল। কিন্তু কোথার সে? সে কি অন্ত কোথা থেকে ভাল্ল কটাকে তাক্ করচে? ...... কিন্তু বেশ কয়েক সেকেণ্ড কটে গেল। ভাল্লক সেই মুখ নীচু করে আছে ভা আছেই—কিন্তু এটা করচে কি—জল থাচে নাকি? ঠিক বোঝা যাচেচ না। অথচ পঞ্চাশ যাট গজের মধ্যেই। আমার ইতিমধ্যে রক্ত হয়ে উঠল গরম—কিসের একটা টানে উপথুস করে উঠলাম। ভাবলাম আমার হাতের বর্শাটা ছুড়ে তার পিঠে গেঁপে দিই। তাক্ করে গায়ের সমস্ত জারে বর্শাটা টিপ করে ছুড়লাম। কিন্তু আমি আফ্রিকার হটেনটেট্ নই—ও চলবে কেন! ভাল্লকটার প্রায় ফুট থানেক পালে একটা পাথরে ঠোকর থেয়ে বর্শাটা অন্ত একটা দিকে ভীবন জোরে ছিটকে পড়লো। মুহুর্জে কি হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গুম, গুড়ুম করে ছটো আগ্রয়জ। ভাল্লকটা তীক্ষ বেগে একদিকে বেরিয়ে গেল। এবং সে সঙ্গে সংক্রই নিকটেই গুড়ুম গুড়ুম করে ছিতীয়বার আগ্রয়জ। প্রায় ডা৭ মিনিট আমরা অন্থিয়ভাবে চুপচাপ—বাইরে বেরিয়ে আসতেও পারচি না। নিজের উপর ভয়ানক রাগও হচেচ। কিন্তু হতভাগা গুকুদিৎ কোন দিকে গেল? বেশ কর্সা হয়ে এসেছে—রাজি

## হিমালয়ে ভালুক শিকার ধরণী সেন



আর নেই। এবার দ্রে মনে হচ্চে যেন একটা সমস্ত রাত্রি পরে গুরুদিংকে দেখতে পেলাম আর দেখতে পেলাম একটা ভাল্পুকর বাচ্চাকে ঝোলাতে ঝোলাতে সে নিয়ে আসচে। অবশ্র সেটা মরে গেছে। শেষে, ভাল্পুকর বাচ্চা!—ওটার অতটুকু চামড়া কি হবে ? গুরুদিং এসেই বল্লে: জী, আব লোক কৈ আওয়াজ কিয়া?—আমি তখন আমার বর্লা ছোড়ার অতি লোভের ইতিহাসটা লক্ষায় বললাম। তখন গুরুদিং বল্লে, যে সে একটা বড় ভাল্পুক নির্যাত নিতো—কিন্তু ঐ আওয়াজৈ সে চমকে সরে যাওয়াতে তার লক্ষ্য ভ্রন্ত হয়। ভাল্পুকটার পেছনে এই ছোট বাচ্চাটা ছিল—ওরা হুটোই ছুটছিল—সেও পিছু নিলে—এবং বাচ্চাটা একটু পিছিয়ে পড়াতে ঐটাকেই সে গুলি লাগিয়েচে। আমি ক্লান্ত হয়ে বললাম—যাক আজকে অনেক হয়েচে আর কান্ধ নেই,—ওটা আমি তোমাকে উপহার দিলুম। গুরুদিং খুসীই হোল। আমরা সেদিনকার অভিযানের কিছু কান্ধ শেষ করে তাঁবুতে ফিরলাম। তার পরের রাত্রের আগেই আমরা সেখান থেকে বিদায় নিলাম—হয়ত বড় ভাল্পুকটা বাচ্চা হারিয়ে হিংশ্র হয়ে আমাদের তাঁবুটা আক্রমন করে বসত। ভাল্পক হিংশ্র হয়ে উঠলে তারা সমস্ত বন্ত পশুক্তবের চেয়ে ভয়ন্ধর হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন পরে গুলমার্গে আমরা চলে এলাম। এবং দেখানে টম ও ডি টেরার সঙ্গে দেখা হোল। শুনলাম, আমি ও টম পূঞ্চ রাজ্যে যাবো ঠিক হয়েচে। অনেকদিন বাদে টমকে আবার পেয়ে আমার ভারী মনটা খুব হান্ধা ও খুনী হয়ে উঠল।

#### (4)

গুলমার্গ থেকে থাড়াইতে উঠে পীর পঞ্চল পাহাড় টপকে পুঞ্রাজ্যে নামবার এ।ডভেঞ্গারের মন্ত প্রান তৈরী হোল। যে পার্বত্য গলি (pass) দিয়ে আমারা যাবো সেটার নাম চোর পঞ্চল পাদ। সাধারণতঃ নেহাৎ এাডভাঞ্চার-ত্রন্ত বা জেল পালান খুনী আসামী লোক ছাড়া বোধ হয় এ রান্তা কেউ নেয় না। স্থাতা মানে তৃত্ত পায়ে চলার অপ্রশস্ত বিশ্বনসঙ্গল পিচ্ছল পথ। যাহোক, স্থক হোল আমাদের যাত্রা। এই যাত্রাটা আমাদের এতে। ঘটনাবহুল ছিল যে তার সমস্ত বর্ণনা দিয়ে লিখতে গেলে রংমশালের সব পাতা কটাই সম্পাদকের আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। তাই কেবল শিকারের কথাই বলবো। আমরা সমস্ত দিন হাটতাম ও যেখানেই সজ্যে যেতে সেখানে তাঁবু ফেলতাম—আর বাইরে আকাশের তলায় সর্বপ্রথমে আমাদের ভিনার তৈরী হোত। সমস্ত দিন চলে ক্লান্ত হবার দক্ষণ ৭টার সময়ই ভবঘুরে বেদুইনদের মত খাওয়া দাওয়া করে আমরা যে যার তাঁবুতে ঢুকতুম। বাইরে আমাদের লোক্জনের কেউ কেউ পালা করে পাহারায় থাকতো। বন্যু পশু ও ছিচিকে ডাকাতের জন্যু এ সাবধানতা। টমের তুটো বন্দুকের একটী আমার কাছে থাকতো—এবং তুটো টোটাভরা অবস্থায় আমাদের বিছানার এক পাশে পড়ে থাকতো। পীর পঞ্চল পাহাড় পার হবার জাগে এক জায়গায় (পাঞ্জান পাণরি) আমাদের তাঁবুর পেছনের জন্ধলে ভালুক এসেছিল শুনেছিলাম ।

পীর পঞ্চল পাহাড়টা উচ্চতায় চোদ হাজার ফুটের বেশী। যে দিন সেই চোর পঞ্চল গলিতে চোদ-হাজাফিটের ওপর দাঁড়িয়ে ছিলাম সে দিন এক অপূর্ব্ব অহুভূতি আমাদের হয়েছিল। চারাদ্ধে শৃষ্ঠ, কুয়া-সাচ্চন্ন, পায়ের তলায় কালো ব্রফ—কতবার আমরা যে পিছলে পড়ছিলাম তার ঠিক ছিল না। সে দিন



মনে হয়েছিল যেন হিমালয় জয় করেটি। কাছাকাছি এক জায়গা থেকে আমরা স্থউচ্চ নঙ্গ পর্বতের ধবল চূড়া দেখলাম—দে এক স্থগায় দৃষ্ঠা প্রায় বিশ্বাহায় দুষ্ঠা প্রায় দুষ্ঠা দুষ্টা দুষ্ঠা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্ঠা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা দুষ্টা

পুঞ্চরাজ্যে সাপুর বলে একটা পাহাড়ী প্রামে আমাদের ভালুক শিকারের একটা প্রকাণ্ড ঘটন। ঘটল। এই সাপুরে শুনেচি এমন একটা গুহাও নেই যেখানে ভালুকের বসতি নেই। এজন্ম আমারা মনস্থ করেছিলাম আমাদের অভিযানের প্রত্যেক সভ্যের জন্ম একটা করে ভালুক মারা হবে। কিন্তু শেষ পর্যান্ত আমাদের অত বড় উচ্চাকান্থা ভালুকের দল ব্যর্থ করেছিল। তবে আমাদের চেষ্টা একেবারে নিক্ষল হয়নি।

সাপুরে সমতল ভূমি বলে কিছু ছিল না। যাহোক, গিয়েই আমরা শুনলাম ভূটাচোর ভালুকের জালায় গ্রামবাদীরা অতিষ্ঠ হয়ে আছে। আমাদের শিকারের দল ভেবে তারা উৎসাহিত হয়ে অভ্যর্থনা করলে। বিনামূল্যে আমরা মূরগী, ভিম, হুধ, কাঠ—সব পেয়ে গেলাম। তারা বলে, তাদের গ্রামেব হু'চারজন শিকারী যোগ দেবে—কিন্তু তাদের লাইদেল নেই তাই তারা মারতে পারবে না—তারপর একদল-বাছনা, বিগ্ল্, ঢোল এসব বাজিয়ে তারা তুমূল কোলাহল করে ভালুকগুলোকে কোনঠেস। করবে বা তাদের তাড়িয়ে একদিকে বার করবে অর্থাৎ রীতিমত রাজ শিকারের বন্দোবন্ত হোল। রাজারা যেমন লোকজন বাজনা-বাল্যি নিয়ে শিকার করেন— আমাদের সেই অবস্থা হোল।

তোর প্রায় চারটে নাগাদ আমাদের দল শিকারে বেরলো। মাঝে মাঝে এখান থেকে শেখান থেকে ত্র্থকজন করে আমাদের দলে যোগ দিতে লাগল। তানাসা দেথবার জন্ম ছেলে ছোকরার দল অনেকে পেছনে পেছনে চললো। সেই প্রচণ্ড ভয়াবহ খাড়াই পাহাড়ী রাস্তা দিয়ে যেতে বেশ রোমাঞ্চ ইচ্ছিল।

( -- )

ত্চারটে ভালুকের গুলা এড়িয়ে ( কারণ সেখানে পৌছোন শিবের অসাধ্য সোজা খাড়াইর দক্ষণ ) আমরা শেষে একটা অপেক্ষাকৃত কম খাড়াইতে একটা বিরাট গুলার অন্তানা দেখলাম। মুহুকে পাকা শিকারীর মত আমরা চুপ করে গোলাম ও তুতিনটে ছোট দলে ভাগ হয়ে গোলাম। ক্রমণ: এগিয়ে আমাদের ছোট দলটি একেবারে প্রায় গুলার সামনে এসে পড়ল। ভালুকের যে এটা একটা আন্তানা তাতে সন্দেহ নেই। ওখানকার স্থানীয় এক শিকারী বললে: ভালুক গুলার ভেতরেই আছে—আপনারা গুলির আগুরাজ কক্ষন—বেক্ষবে।
—এটা ভুল হোল। গুলার ভেতরের মন্ধকার লক্ষ্য করে টম্ গুলি চালালে—সমন্ত নিস্তন্ধ পাহাড় কাপিয়ে তার ভয়াবহ গুক্যাজীর প্রতিধ্বনি হোল—আমরা সশ্ব্য সমরের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। কিন্তু কোন সাড়া শব্দ নেই। গুলাটার ত্তিনটে ফাটল দিয়ে আমরা সভর্কে উকি কুঁকি মেরেও কোন ছায়া বা কোন কায়া আবিদ্ধার করতে পারলাম না। সেই ফাটলগুলো দিয়ে তুচারটে গুলি ছাড়াও হোল—গুলির ভীষণ শব্দে মনে হোল—ভালুকের বাবাও বেরিয়ে এলো বৃঝি! বেশ থানিকক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর—আর সময় নষ্ট করার আমার ও টমের ইচ্ছে হোল না—কাছেই অন্য গুলাও জলবের খোঁজে আমরা এগুতে লাগলাম। বলা বাছল্য এখানকার শিকারীরাই আমাদের পথ প্রদর্শক ছিল। প্রায় আধ্বন্দী পর এবার আমরা একটা খড়এর ধারে

# হিমালয়ে ভালুক শিকার ধরণী সেন



থসে পড়লুম—নীচেট। জললে ভর্তি ও পাহাড়ের গায়ে গায়ে ত্'চারটে গুহাও চোথে পড়ল। এবার আমরা কাজট। রীতিমত গুছিরে করলাম। ঢোলবাজনার দলকে নীচে পাঠান হোল—কোক প্রায় পঞ্চাশজন হবে—তাদের পাঁচ ছটা ভাগ করে সে জললটা গোল, করে ঘিরে ফেলতে বলা হোল। গোলমাল চেঁচামেচি হৈ চৈ করে ক্রমশঃ এই দলটি ভালু কগুলোকে ভাড়িয়ে একটা বিশেষ দিকে নিয়ে আমবে ও সেই বিশেষ দিকে যেখানে ভালুক ভাববে তার একমান্র পালবার পথ সেখানে বন্দুক বাগিয়ে লুকিয়ে আমরা বসলুম। আমাদের একটু নুরে গুরদিং সিং তৈরী হয়ে রইল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ঠিকঠাক হোল, আক্রমণ করবার জন্য সকলেই প্রস্তুত হয়ে নিলে। তারপর দলের মধ্য গেকে কে একজন বাশী বাজিয়ে দিলে—যেন ফুটবল ম্যাচ আরম্ভ হচে। সঙ্গে সঙ্গে গোল কাশর বিগ্ল ও গগনফাটা কান ঝালাপালা তুমুল চীংকার—সে এক বিরাট কাশু; কথনো নিজের চোখে দেখিনি কথনও নিজের কানে শুনিনি এস।—দেখে শুনে আমার সমস্ত শরীর একটা ভয়ানক উত্তেজনায় রোমাঞ্চে কি রকম হতে লাগল। এরকম অন্তুত অভিজ্ঞতা পূর্বের আমার জীবনে ঘটেনি। মনে হতে লাগল—ভালুকের দল ক্ষেপে গিয়ে একেবারে হত্যাকাও না স্বন্ধ করে। কিন্তু মৃহর্তের মধ্যে নিজেকে সামনে নিলাম ও বাইরে আমার অভ্তপ্রের উত্তেজনার কিছুমাত্র প্রকাশ করলাম না।

(5)

টম পাশেই বন্দুক বাগিরে নিশ্চল স্থির দৃষ্টিতে একটা বিশেষ দিক লক্ষ্য করে বদে আছে। কিন্তু মাঝে মাঝে সেও যেন উত্তেজিত হয়ে কি এক একটা অস্ফুট শপথ করে। মিনিট কয়েক সে বিকট বান্ধনা কোলাহল চললো—ও তারপরই দে হৈ চৈর মধ্যে একটা প্রকাও ভাল্লক প্রায় ৫০গন্ধ দরে আমাদের সামনে দৃষ্টিগোচর হোল। আমার সমন্ত শরীর যেন হিপ্নোটাইসভ হয়ে পেল এবং মুহুর্ত্তেই টমের বন্দুক ভীষন শব্দে গছরে উঠলো গুড়ুম, গুড়ুম । হবার,—তিনবার—গুড়ুম। মনে হোল দেখলাম যেন, ভাল্লকটা আছড়ে মাটিতে পড়ে দটাঙ্ হুয়ে পড়কো, পড়বার পর সামনের জঙ্গলের জন্য তাকে আর দেখা গেল ন।। এদিকে আমরা উঠতেও পারচি না। আবার হয়ত আসবে তার সঙ্গী বা প্রতিবেশী চচারটে। গুলির আওয়াজের সঙ্গে বাজনা কোলাহল হঠাং থেমে গেল। একটা সন্দারকে আমরা জানালাম—"এক মারা হায়" লেকেন, তারপর ইন্দিতে বান্ধনা বান্ধাতে স্থক করতে বলা হোল। আবার সেই তুমুল গগনভেদী চীংকার উঠল এবং এক মিনিট পরেই দেখা গেল—একদিকের লোকের দল উদ্ধর্যাসে পালাচে আর টেচাচেচ—যাক বোধহয় ত্বকটা ভাল্লক ত্রকজনকে জথম করে নিজের রাত। করে নিচেচ। नैश्र আমাদের কাছে সে দলের একটা লোক এসে পড়ল, দেখলাম পা দিয়ে রক্ত পড়চে, ভবে এমন কিছু নয়। বুঝলাম পালাবার সময় কোন পাণরের থণ্ডে তার পা সুঁকে গিয়েচে। লোকটাকে কিছু বলবার তথন সময় নেই, আমরা সামনের দিচে দৃষ্টি স্থির করে রইলাম বসে। আবার বাজনা হঠাং থেমে গেল — আরু ছুটে। তিনটে লোক নীচে থেকে চেঁচিয়ে উঠল :—"ভাগ।—ভাগ।—।" আরে কিধার ভাগ।—কোন সে গিয়া—তার জবাব নেই হঠাং সৰ একেবারে চুপ্যাপ । কিন্তু পর মুহর্ত্তই কতকগুলো লোক হুড্মুড করে এদিক ওদিক ছিটকে পড়লো। টম বসেই তাক্ করে ছিল; ওদের কাণ্ড দেখে—উত্তেজনায় সে উঠে দাড়াল তার মুথ চোথ লাল হয়ে উঠেচে। আমিও ঐ লোকগুলোর বোকামি বুঝলাম। টেচামেচি বন্ধ



করাটা তাদের অত্যন্ত অন্যায় হয়ে গিয়েচে— চেঁচামেচি করতে থাকলে ভাল্ল্ক কিছুতেই তাদের ব্যাহ ভেদু করে যেতে পারত না। আমাদের সামনের পালাবার একমাত্র রান্তাতেই তাদের আসতে হোত। এর পরে আরো অনেক কাণ্ড ঘটল কোন দল এদিকে নামে—কোন দল ওদিকে ওঠে, তারপর আমরা ভাল্লুকের পেইনে কি ভাল্লুক আমাদের পেছনে—তুমুল ছত্রভলের মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেল। ইাপাতে ইাপাতে আবার আমরা প্রেকিবার জায়গায় এসে দাড়ালাম। টম বললে: সেন—দেখলে এদের বোকামি! আমি হেসে বললাম: এদের ব্যাপারই ঐ রকম টম, গরিলা যুদ্ধ, এরা নিয়মিত শৃদ্ধালাবদ্ধ হয়ে কাজে নামতে জানে না। মধ্যেখান থেকে আমাদেরও নাকাল করে মারলে। আর আমরাও যে শিকারী নয় তাও বোধ হয় ওরা ধরতে গৈরেচে! ইনিক যেটাকে গুলি করা হয়েচে কিছুক্ষণ আগে—দেখা গেল এগিয়ে ঢালুতে একটু নেমে সেটা স্তিটুক্ট মরেচে। প্রকাণ্ড জানোয়ারটা—তার চারটে মোটা পুরু থাবার তীক্ষ নোখগুলো তথন বেরিয়ে বেকে শক্ত হয়ে আছে গায়ের লোম বোধ হয় ৬ ইঞ্চি ঘন হবে—ফুলর কালো কালো নরম লোম। গুলিটা বুকের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে আর একটা কাণ দিয়ে। সেগানটা রক্তাক্ত হয়ে আছে। টম বললে: সেন, আমাদের অনেক তর্পজীর ফল এবং আমরা নিশ্চয় খুসী হয়েচি, কিন্তু বেটাদের বোকামি না থাকলে আরো অন্তত: একটা আমাদের হাতে মরতো। নেহাৎ ভাল্ল্কগুলোর আয়ুর জোর ছিল।

(50)

আমাদের কাজ তারপর প্রায় সমস্ত দিন ঘুরে ছিলাম কিন্তু শীকার আর মেলেনি। এটা একটু আশ্চর্ম লাগল—কারণ শোনা গিয়েছিল সাপুর ভাল্লুকে ভত্তি। তবে কি তারা আমাদের আসার গন্ধ পেয়ে রাজ্রি থাকতেই সব দূরে দূরে সরে পড়েচে! যাইহোক সন্ধ্যার সময় ক্লান্তিতে অবসন্ধ হয়ে আমরা তাঁবুতে পৌছলাম। তৃজনেই ক্লিখেতে একেবারে অন্থির হয়ে পড়েছিলাম। মিপ্রিথান জানতো—সে আমাদের জন্ম থাসা ডিনার তৈরী রেথেছিল।

পরের দিন ভোর বেল। পুঞ্চের উদ্দেশ্যে লটবহর নিয়ে আবার আমরা যাত্রা করলুম। সেদিন ছিল ২০শে অগাষ্ট। তারপর কাজের মধ্য দিয়ে, পাহাড় পর্বত, নদী, জঙ্গল অতিক্রম করতে করতে পুঞ্চ হয়ে নিত্য নতুন জায়গায় তাঁব ফেলতে ফেলতে আমরা ১৫ই সেপ্টেম্বর রাওয়ালপিণ্ডি পৌছলাম। রাওয়ালপিণ্ডি এসে (য়থন আমরা বিহাতিক আলে। দেয়া পিচ ঢালা রান্তা দিয়ে হেঁটে চলেছিলাম) মনে হোতে লাগল আমাদের-যেন একবুগ পরে স্কদ্র আফিকাবা অষ্ট্রেলিয়ান জঙ্গল থেকে আমরা এইমাত্র সন্ত্য জগতে এসে পৌছেচি। সব-কিছু বাড়ী য়য় লোক জন আমাদের চোথে আশ্চর্য্য অস্বাভাবিক গোছের লাগতে লাগল। টম বললে র সেন, দেশে গিয়ে স্কটল্যান্ডের কোন মাসিক কাগজে আমাদের পুঞ্চ ভ্রমণ কাহিণী আমি নিশ্চয় লিখবো। আমি বললাম আমিও; টম, বাংলা দেশে কোন মাসিক পত্রিকাতে আমিও একদিন সব লিখবো। টমকে হোটেলে পৌছে দিয়ে আমি আমার প্রবাদী বাঙ্গালী বন্ধু শ্রীকক্ষণা মিত্রের বাড়ীতে এসে বড় কড়া জোরে সঙ্গোরে নাড়লাম। আমার সমন্তে মন শরীর তথন একটা লম্বা বিশ্রাম ও শান্তির জন্য উদগ্রীব হয়ে ছিল; আমি জানি আমার সহল্য বন্ধু তার স্কমধুর আতিথ্যে আমাকে তুদিনেই চাঙ্গা করে তুলবেন—।

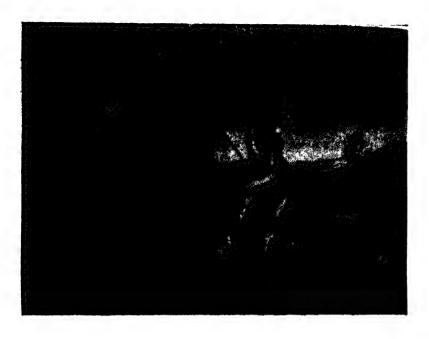

উপস্থাস

শ্রীসতীকান্ত গুহ লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবন্তী চিত্তিত

0

আধ-ফোটা আলো কামরায়। একটা, পোষা পাখী দাঁড়ে বসে ঝিমচ্ছে। পিছনে পাংলা রেশমের নীল পর্দ্ধা একটু কাঁপচে, আবছা আলোয় খানিক ঝিলমিল করছে। আর পর্দ্ধার আড়াল থেকে মিহি গলার মিঠে সুর ভেসে আসচে।

পর্দার ওধারে আলো একটু উজ্জ্বন। চরকা আলোর ছ একটা ফলাপর্দার এক কাঁক দিয়ে এ পাশের আবছা আলোয় কেটে কেটে বসচে। আর সেখানে ফুলস্ত আলোয় মিষ্টি গান। কালীভূষণের মনে একটু রঙ ধরল। পর্দার ওধারে, রাত যেন ভোর হয়েচে, পাখী যেন ডাকচে। সেখানে যেন ভয় নেই, সেখানে যেন উৎসব। কালীভূষণ ভাবলে, কী তাজ্জব! একি অর্দ্ধেক রাতের স্বগ্ন গুনা, মাঝদরিয়ার প্রহেলিকা ?

পোষা কাকাতুয়াটা হঠাং জেগে বললে, 'কে ?' চমক ভেঙে তলোয়ারের একটা খোঁচা দিয়ে কালীভূষণ বললে, "আমি।" পাখীটা ডানা ঝট্পটিয়ে দাঁড়ের এক ধারে সরে বসল। কিন্তু পর্দার আড়ালে গান থামল না।

বোম্বেনের চোথে নেশা ধরে, কিন্তু ত্রন্ত রক্ত ঠাণ্ডা হ'তে জানে না। কালীভূষণ ফিস্ করে ভয়ন্ধর স্থরে নললে, "রোসো, গানের স্থ মেটাচ্ছি।"

তলোয়ারের ফলাটা রেশম পর্জার উপর রেথা কেটে টেনে নিলে কালীভূষণ। আলগোছে একরাশ মাকড়সা-জালের মত পর্জাটা ঝলমলিয়ে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। ঝন্ করে একটা শব্দ হ'ল। কোখেকে একটা পিতলের ফুলদান মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে গান থেমে গেল।

একটা রাক্ষ্সে দেয়াল আরসি। তার সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে খোপা বাঁধচে। ইস্পাহানের ফুলবাগিচার পরী যেন সে। পিছন থেকে আরসিতে কালীভূষণ তাকে দেখলে। রূপসীর আলোর-মত-হান্ধা ওড়ণার ভিতর °দিয়ে কালীভূষণের প্রতিবিশ্ব আরসিতে ফুটে উঠল।

মেয়েটি আস্তে আস্তে ঘাড় ফেরালে। কালীভূষণ বললে, "আমি কালীভূষণ।"

মেয়েটি একটু যেন হতাশ স্থারে বললে, "যা ভেবেছিলাম !"

খানিকটা সময় চুপ। তারপর মেয়েটি কালীভূষণের হাতের রক্তমাখা তলোয়ারটা দেখে যেন শিউরে উঠল। বললে, "ওই ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে তুমি আমায় মারতে পাবে না।" ওড়ণার আড়ালে কোমর থেকে একটা কিরিচ খসিয়ে এনে সে বললে, "এই নাও। আর দেখো, খবদ্দার গলা কেটো না যেন। কিরিচের ফলাটা আলগোছে বুকে বিধে দিও। তা' হ'লেই, ব্যস্, লাগি চুকবে।"

কালীভূষণের মুখে কথা সরল না। সে শুধু অবাক হচ্ছিল। খানিকবাদে ভারী গলায় সে বললে, "আমরা ছাঁপোষা বোম্বেটে নই। মেয়েলোকের গায়ে তলোয়ার তুলি না।"

মেয়েটি ভুরু উচিয়ে বললে, "ও! তা' হ'লে ?"

"তা'দের আমরা ধরে নিয়ে যাই।"

"বটে ?"

"তারপর মোটা টাকা পেলে তাদের ফিরে' দিই।"

মেয়েটি হেসে বললে, "সে তো বেশ মজা!"

কালীভূষণ বল্লে, "মজাটা বুঝবে।"

মেয়েটি ফিক করে একটু হাসল। সেই হাসি দেখে কালীভূষণ মুগ্ধ হ'ল।

হঠাৎ মেয়েটি চেঁচিয়ে বললে "ভাখে।!"

পাটাতনের এক পাশে কামরাটা। খোলা জানালা দিয়ে রাতের সমুত্র দেখা যাচ্ছে। সে দিকে তাকিয়ে কালীভূষণ দেখলে জ্যোৎস্না রাতের ত্ধ-সাগর। সেই কাঁকে রূপসী একখানা হাত চোখের পলকে তুললে, একটা রেশমী রুমাল কালীভূষণের



পৌষ, ১৩৪৪

নাকে চেপে ধরলে। কালীভূষণের তলোয়ার উঠতে গিয়ে হাতের মুঠো থেকে খদে পড়ল।

কী একটা কথা বল্তে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে গেল। টলতে টলতে সে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল।

႘

কালীভূষণের পিছু পিছু নিঃসাড়ে বারোটি মূর্ত্তি কামরায় ঢুকেচিল। রাতের অন্ধকারের মত কালো তাদের পোযাক। বরফচুরের মত ফর্সা ধব ধবে তাদের মুখের রঙ। পাথেকে মাথা সাঁজোয়া পরা তারা। হাতে একটি করে খোলা তলোয়ার। মেয়েটির মুখের দিকে এক দৃষ্টে তারা তাকিয়ে ছিল।

কালীভূষণ মেঝেয় বেঁহুস হ'য়ে ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি হাত তুলে ইসারা করলে। সেই সাঁজোয়া-পরা বারোজন এসে কালীভূষণকে যিরে দাড়াল। তাদের একজন, তার লোহার মুকুটে ছোট্ট একটা লাল ত্রিশুল আঁকা। মাথা মুইয়ে সে বললে, "সব তৈরী।"

মেয়েটি বললে, "নৌকোয় একে তুলে নাও।"

খোলা জানালার তলায় একটা নৌকো বাঁধা ছিল। চারজন ধরাধরি করে কালীভূষণের অজ্ঞান শরীরটা জানালা দিয়ে গলিয়ে নৌকোয় নামিয়ে দিলে।

সেই চারজন ফিরে এলো। তারপর সেই-বারোজন মেয়েটির দিকে উৎস্কুক চোথে চেয়ে রইল। কিছু আগে খুনী বোমেটের সঙ্গে খোস্ মেজাজে যে মেয়েটি মস্কারা করছিল, সে তথন বদলে গেছে। তার মুখ গোধলি ঝড়ের মত রঙীন নিষ্ঠুর হ'য়ে উঠেচে। চোথ থেকে যেন বিছাৎ ঠিকরে পড়চে। আর ছটি ঘন কালো ভুরু, কালো কুটে মেঘের মত জেগে আছে।

লালত্রিশূল আঁকা মুকুট যার, তার পানে সাঁজোয়া-পরা আর এগারজন তাকাল। কিস্ ফিস্ করে তারা বললে, "সময় নেই।" তথন ভয়ে ভয়ে সে বললে, "আর সময় নেই।"

মেয়েটি অক্সমনস্ক ভাবে বললে, "বাক্সচা নিয়ে এদো।"

সেই বারোজন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। ত্রিশূল-মুকুট মাতুষটি বললে, "মা, বাক্স যে আমাদের ছুঁতে নেই।"



পৌষ, ১৩৪৪

"ওঃ!" বলে মেয়েটি হঠাৎ যেন জেগে উঠল। ধীরে ধীরে সে কামরার এক কোণ থেকে একটা বাক্স নিয়ে এলো। তারপর সে বললে "এসো।"

সাঁজোয়া-পরা বারোজন তার পিছনে হেঁটে সেই খোলা জানালার ধারে এসে দাঁড়াল। মেয়েটি জানালা দিয়ে ঝু কে পড়ে কালীভূষণের পাশে নৌকোয় রাখতে গেল সেই বাক্সটা, রাখতে গিয়ে বৃকে জড়িয়ে ধরলে। তার ছ চোখ জলে ভরে এলো। তারপর, আস্তে আস্তে সে মুঠ আল্গা করে দিলে। বাক্সটা ঠক করে নৌকোয় পড়ল।

নৌকোটা জাহাজের জানালার তলায় একটা আঙটায় মোটা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল। মেয়েটি ইসারা করলে। তখন সাঁজোয়া-পরা একজন তীক্ষ্ণ তলোয়ার ছুঁইয়ে দিলে রশিতে। ছাড়া পেয়ে নৌকোটা টলমল করে উঠল, একটা মস্ত টেউয়ের মাথায় চেপে প্রায় আকাশে উঠল। তারপর মহাসাগরের এক পাল বুনো টেউ নৌকোটা নিয়ে লোফালুফি খেলতে খেলতে এক দিকে ছুটে চলল।

C

সাঁজোয়া-পরা বারোজন থোলা তলোয়ার উচুতে তুলে ধরলে। আর সেই মেয়েটি একটি হাত তুলে অফুট স্বরে বললে, "জয় হোক অমরলতার।" সাঁজোয়া-পরা বারোজন গম্ভীর গলায় বললে, "জয় হোক।"

তাদের দিকে এবার ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি বললে, "বাইরের খবর কী ?"

"বোমেটেরা জাহাজ সাফ করে এনেছে। তুশো সন্ধানী মরেছে।"

"ধন্য সন্ধানীর।!" কপালে হাত ঠেকিয়ে মেয়েটি বললে। তারপর সাঁজোয়া-পরাদের বললে, "হুঃখ কোরোনা। পুণ্য কাজে প্রাণ দিয়েছে সন্ধানীরা।"

মাথা হেট করে তারা দীর্ঘধাস ফেললে। তারপর তাদের একজ্বন বললে, "এখন কী হুকুম তোমার ?"

"আমাদের কাজ ফুরিয়েছে। বোম্বেটেকে বাধা দিয়ে লাভ নেই। এখন সরে পড়া ভালো।"

"তা হ'লে চলো। চোরাই কবাটের পাশে নৌকো বাঁধা আছে।"

মেয়েটি স্লান মূথে বললে, "আমার যাওয়ার উপায় নেই। তোমাদের ছুটি এখন। ফিরে যাও তোমরা।"

"আর তুমি ? তুমি বোম্বেটের হাতে মরতে থাকবে ?" সাঁজোয়া-পরা আর একজন বললে।



**অমরগতা** শ্রীসতীকান্ত গুহ

পৌষ, ১৩৪।

"বেঁচে থেকে কী লাভ! ঋষির ছকুম তামিল করেছি। বুক ভেঙে যাচ্ছিল, তবু অমরলতার পুঁথি বোম্বেটের হাতে তুলে দিয়েছি। এখন, এখন মরতে চাই আমি।"

"আমরা বাধা দেবো।" সাঁজোয়া-পরা বারোজন একসঙ্গে বলে উঠল। "তুমি আমাদের সব। তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা কিছু নই।"

বড় ছঃখের হাসি ফুটলো সেই মেয়েটির মুখে। সে হেসে বললে, "আমি তোমাদের সব! আমার কথা শোনো তবে। দেশে যাও। দেরী কোরো না। বোম্বেটে এসে পড়বে।"

সেই বারোজনের মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। তারপর তাদের চাহনী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। "না, তা হ'তে পারে না। তোমাকে দস্থার হাতে ফেলে যাবোনা আমরা। তোমায় ঘিরে, এক সঙ্গে মরব।"

সেই সময় কামরার বাইরে তুপদাপ শব্দ হ'ল, অনেক লোকের ছুটে আসার আওয়াজ পাওয়া গেল। সাঁজোয়া-পরা বারোজনের হাতের তলোয়ার থর থর কাঁপল। কবাট ঠেলে একপাল বোম্বেটের সঙ্গে কামরায় ঢুকল ক্ষিতিভূষণ।

8

একবার চোখ রগড়ে নিলে ক্ষিতিভূষণ। তার মনে হচ্ছিল, ভেল্কি না কি ? পরে একটু হেসে সে বললে, "বাঃ, এ যে অবাক কাণ্ড দেখচি!"

কিতিভূষণের দলের একজন বললে, "ভামুমতীর খেল।"

ক্ষিতিভূষণ কট্মট্ করে সেই বোম্বেটের দিকে তাকাল। তারপর সে ইসারা করলে। বোম্বেটের দল যেমন পিল্ পিল্ করে কামরায় ঢুকেচিল তেমনি বেরিয়ে গেল। তখন ক্ষিতিভূষণ বললে, "ব্যাপার কী ?"

কামরার সকলে চুপ। সেই মেয়েটি, মেঘের মত গম্ভীর। মেঝেয় তাকিয়ে আছে সে। আর সেই সাঁজোয়া-পরা বারোজন, ক্ষিতিভ্যণের দিকে নিষ্পালক চোখে চেয়ে আছে।

ক্ষিতিভূষণ ঠাট্টার স্থারে বললে, "এক এক করে, না সবাই মিলে এক সঙ্গে ?"

ক্রিশুল-আঁকা মুকুট যার, সে তাচ্ছল্যের সঙ্গে বললে, "এক এক করে।"

ক্ষিতিভূষণ হেসে বললে, "সাবাস! তবে এসো। একদান খোঁচাখুঁচি হ'য়ে যাক।"
সাঁজোয়া-পরা মানুষ্টি এগিয়ে এলো।



ক্ষিতিভূষণ দেয়ালের এক পাশে সরে এলো, একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তলোয়ারটা সামনে ধরে একবার দেখলে। মেয়েটিকে একবার আড় চোখে দেখলে। মেয়েটিকে তলোয়ারের বাট দিয়ে ছুঁয়ে বললে, "একটু সরে দাঁড়াও। নইলে খোঁচা খেয়ে একশেষ হ'বে।"

সাঁজোয়া-পরা সেই বারোজন একসঙ্গে বললে, "মা, সরে দাঁড়াও।" মেয়েটির জ্রাক্ষেপ নেই। তথন ক্ষিতিভূষণ মেয়েটির গায়ে আন্তে ধারু। দিয়ে বললে "এই, সরো না ?"

মেয়েটি এবার মূখ তুলে ক্ষিতিভূষণকে দেখলে। তারপর—ক্ষিতিভূষণ "বাপ্রে" বলে নিজের গাল চেপে ধরলে। একবার তলোয়ারটা তুলতে গিয়ে সে থেমে গেল।

সেই সাঁজোয়া-পরা বারোজনের মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল। তারা এক লাফে এসে মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়াল। পরে, মেয়েটির হুকুমে তারা হটে দাঁড়াল।

মেয়েলী হাতের চড় আর নরম নয়। কিতিভূষণ বুঝলে। তা ছাড়া, তার বড় লজ্জা হ'ল। কিন্তু উপায় নেই। কিতিভূষণ হচ্ছে রাজ-বোমেটে। মেয়েলোকের গায়ে তলোয়ার দিয়ে কোপ বসানোর অভ্যেদ নেই। চড় খেয়ে নেয়েলোকের গায়ে চড় ক্ষা, তাও তাদের শাস্ত্রে নেই।

বত্রিশ বছরের ছেলেমানুষ ক্ষিতিভূষণ! বয়স পেকেছে, বুদ্ধি পাকে নি। একটুবাদে সে বললে, "তার মানে ?"

সেই মেয়েটি হেসে দিলে। বললে, "তার মানে তুমি জংলি। ভদ্রতা জানো না। মেয়েলোকের গায়ে হাত দিয়ে কথা বলতে এসেচিলে কেন ?"

"তা, তা—হুঁ, মেয়েলোক! লঙ্কার রাজ-সভায় কত মেয়ে দেখে এলাম।"

এবার খিল্ খিল্ করে হেসে মেয়েটি বললে, "তাদের সঙ্গে গা ঠেলে কথা বলতে গোলে তারাও এমনি থাপ্পর কষে দিত।"

উ: । ক্যলেই হ'ল আর কি। তা হ'লে রক্তারক্তি হ'য়ে যেত না <u>?</u>''

"তা, করোনা রক্তারক্তি। কে ঠেকাচ্ছে তোমায়!" ঠোঁট চেপে হেসে মেয়েটি বললে।

"মেয়েলোক না হ'লে"—

"তা হ'লে আর রক্তারক্তির কথা তুলছ কেন ?"

ক্ষিতিভ্যণের মুখে তথন আর কথা জোয়ালো না। সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে মেয়েটির দিকে চেয়ে রইল। তার যেন কিছুই বিশ্বাস হচ্ছে না। তারপর, একবার সে মাথা চুলকল, একবার তলোয়ারের বাটে হাত দিলে, পরে আবার মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কী বেন

#### **অমরগতা** শ্রীসতীকাম্ভ গুহ



এক সমস্তায় পড়ে গেল। তার ভাবভঙ্গি দেখে সেই সাঁজোয়া-পরা বারোজন হাসতে স্থক করলে।

কিন্তু হাসিতামাসার সময় সে নয়। দেখতে দেখতে কিতিভূষণ, সেই মেয়েটি ও সাজোয়া-পরা বারোজনের মুখ গন্তীর হ'য়ে এলো। কামরাটা থম্থম্করতে থাকল।

সেই মেয়েটি বললে, "আমি তোমার বন্দী।"

ক্ষিতিভূষণ সাঁজোয়া-পরা বারোজনকে দেখিয়ে বললে, "আর এরা ?"

"এরা আমার অক্রচর। আমি এদের ছুটি দিয়েছি।"

ক্ষিতিভূষণ একবার মেয়েটির দিকে তাকাল। তলোয়ারের সামনে এতগুলো কাচা মাথা পেয়ে ছেড়ে দেওয়া বোমেটি আইন নয়। তবু যেন ক্ষিতিভূষণ সে রাতে একটু নরম হ'ল। খানিক ভেবে সে বললে, "আচ্ছা।"

সাঁজোয়া-পরা সেই বারোজন কী বলতে যাচ্ছিল। মেয়েটি ওচে আঙ্গুল রেখে ইসারায় চুপ হ'তে বললে। ভাঙা গলায় সে বললে, "ফিরে যাও ভোমরা।"

সাঁজোয়া-পরা বারোজন এক মুহূর্ত্ত মাথা হেঁট করলে। তাদের চোথ জলে ভরে এলো। লাল-ত্রিশূল আঁকা মুকুট যার, সে তলোয়ার খুলে ইঙ্গিত করলে। সাঁজোয়া-পরা বারোজন এসে মেয়েটিকে ঘিরে দাঁড়াল, তার মাথার উপর একসঙ্গে ঝক্ঝকে বারোখানা তলোয়ার তুলে ধরলে। তারপর খাপে তলোয়ার ভরে একজনের পর একজন তারা চোরাই-কবাট খুলে অদৃশ্য হ'ল।

ক্ষিতিভ্যণ বললে, "এরা কারা ?"
মেয়েটি সে কথার জবাব দিলেনা, বললে "চলো।"
ক্ষিতিভ্যণ বললে, "কোথায় ?"

মেয়েটি বললে, "তোমার জাহাজে।"

সরু সাঁকো বেয়ে মেয়েটি ক্ষিতিভ্যণের জাহাজে উঠল। ক্ষিতিভ্যণ একবার ছচোখ ভরে মেয়েটিকে দেখলে। আনমনে হেসে কী একটা কথা ভাবলে। তারপর হঠাৎ সে বললে. "হুঁ। দাদা কোথায় ?"

কালীভ্ষণকে এতকণ দেখা যায় নি। তাই তো! হঠাং কিতিভ্ষণের কথায় স্বার যেন হঁস হ'ল। বোম্বেটেরা স্বাই এবার একটু অন্থির হ'ল। কালীভ্ষণ মারা গেছে কিন্তা ভলোয়ান্ত্রের খোঁচা খেয়ে অক্সান হ'য়ে পড়ে আছে—অসম্ভব।



বোমেটেরা চারদিকে ছুটল, জাহাজ তচ্নচ্ হল, কিন্তু কালীভ্যণের পাত্তা মিলল না। তখন ক্ষিতিভভূষণের মনে কী একটা সন্দেহ হল। সাঁকোর ধার ধারলে না সে। এক লাফে গিয়ে পড়ল নিজের জাহাজে। তারপর, একবার এদিক ওদিক সে দেখলে। কোথায় সে ? হাঁ, ঐ যে, রেলিঙয়ে ভর দিয়ে আকাশের একটা দিকে চেয়ে আছে। ক্ষিতিভূষণ ছুটলো সেদিকে।

কঠিন চাপ দিয়ে হাতটা ধরে ঝাকুনী দিয়ে ক্ষিতিভূষণ বললে, ''বলো, আমার দাদা কোথায় ?''

"উঃ! ছাড়ো ছাড়ো" মেয়েটি হাত ছাড়িয়ে নিলে।
কিতিভূষণ হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, "বলো, নইলে তোমার আর রক্ষা নেই।"
মেয়েটি বললে, "কে তোমার দাদা ?"

মেয়েটির এ কথায় ক্ষিতিভূষণ হতাশ হল। তা হলে এ নিশ্চয়ই জানে না। মাথাটা ত্রহাতে চেপে ধরে সে রেলিঙয়ে মুয়ে পড়ল।

এই ফাঁকে মেয়েটি চট করে কী ভেবে নিলে। আড়চোখে তাকিয়ে সে বললে, "তোমার দাদা দেখতে তোমার মত—না কি হাঁ। ?"

কিতিভূষণ লাফিয়ে উঠে পাগলের মত বললে, "হাঁ।, আমার মত।"

মেয়েটি বললে, "তাহলে জানি কোথায় সে।" বলেই সে গুন্ গুন্ গান ভাজতে সুরু করলে।

কিতিভূষণ মেয়েটির মুখ চেপে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, "থামো। বলো দাদা কোথায়।" মেয়েটি গুন্ করে ভাঁজলে,

"দাদা হলেন বার, হিম সায়রের পার।"

কিতিভূষণ উত্তেজনায় যেন ক্লাস্ত হয়ে পড়ল। সে হাঁ করে মেয়েটিকে দেখতে থাকল। বোম্বেটে কিতিভূষণ ভাবল, মেয়েটা এত নিষ্ঠুর কেন? জানে যদি তো বলে না কেন ?

ছরস্থ বোম্বেটের দশা দেখে মেয়েটি লুকিয়ে হাসল। সে হাসি যেন শুধু নৈছুর নয়, তার যেন অনেক অর্থ। কোন্ অর্থ কে জানে! সে রাতে কোন্ রহস্থ নিয়ে সে খেলচে, তাও বা কে জানে! কে জানে সে কে? সে রাতের এক একটা অন্তুত ঘটনা, কে জানে কী তাদের মানে!



মেয়েটি বললে, "ভোমার দাদা একখানা নৌকো করে বার হয়েচেন।"

মহাসমূত্রে কালীভূষণ নোকো চেপে বার হয়েছে ? ক্ষিতিভূষণের বিশ্বাস হল না। সে বললে, "নোকো চেপে বার হয়েছে দাদা! সঙ্গে কে ছিল ?"

''একটা বাক্স।''

ৰাক্স! কিসের বাক্স! কালীভূবণ কি কোনো গুপুখন পেয়েছে? কিন্তু সেটা নিয়ে মাঝ সমুদ্রে সে নেমে পড়বে কেন ? জাহাজে লুকোবার ঢের জায়গা আছে। তা ছাড়া, ভাকে কাঁকি দিয়ে কাল।ভূষণ কখনো কোনো কাজে তো হাত দেয় না।

কালীভূষণের অন্তর্জান হবার রহস্ম জল হোলো না। ক্ষিতিভূষণের কাছে ব্যাপারটা বড় অন্ত্ত ঠেকল। খানিকক্ষণ সে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে মেয়েটিকে বললে, "নোকো কোন্ দিকে গেছে, বলতে পারো ?"

"ক্ষিতিভূষণের স্থলর মৃথ তথন বড় কাতর দেখাচেছ। উদ্প্রাস্ত দেখাচেছ তাকে। দেখে মেয়েটির দয়া হল। যাহোক এবার আর সে ঠাট্টা করলে না। বুঝি একবার উচ্ছ্ খল মহাসমুজের চারিদিক দেখে সে বললে, দিক ঠিক নেই।"

কিতিভূষণ আর পারলে না। রেলিং ধরে কাঁপতে কাঁপতে সে জাহাজের পাটাতনে ৰসে পড়ল।

মহাসমুদ্রে রক্ত দিয়ে এতকাল হোরী খেলেচে ক্ষিতিভূষণ। ধৃধৃসমুদ্রের হু হু গান বড় ভালো লেগেচে। আর আজ তার মনে হল ধৃধৃসমুদ্র ভালো নয়, আপনজন হারিয়ে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। আর সমুদ্রের হু হু গান, তাও যেন ভালো নয়। সেই গানে যেন খেকে খেকে মরণ কায়া শুন্তে পাওয়া যায়। তবু, ইছরের প্রাণ নয় ক্ষিতিভূষণের। সে উঠে দাঁড়াল, হাঁক দিয়ে সে ভাকলে বোস্বেটেদের, শিঙা ফুঁকে দিলে ক্ষিতিভূষণ। তখন ভার হুকুমে ছটা জাহাজ মহাসমুদ্রের হুয় দিকে ছুটে চল্ল।





### ফুটবল-কোরিস্থিয়ান্ম-

#### শচীক্রলাল ঘোষ

কল্কাতায় বিলিতি ধূটবল টীম কোরিতিয়ানদের আসার কথা তোমরা গত সংখ্যায়ই পড়েছ, আর তাদের প্রথম চারিটী খেলার বিবরণও পড়েছ। আমি এ-ও ধরে নিচ্ছি যে তোমরা তাদের পরবর্তী খেলাগুলোর ফলাফল দৈনিক খবরের কাগজে দেখেছ। আমি কলকাতার বাইরে তাদের কোন খেলা দেখিনি, তবে কল্কাতায় যতগুলি খেলা হয়েছিল সবগুলি দেখেছিলাম। এই কটা খেলা থেকে আমি তাদের ফুটবল খেলার ধরণ-ধারণের যেটুকু বুঝতে পেরেছি, তাই তোমাদের বল্ব।

কল্কাতার কোরিভিয়ানদের শেষ খেলার কথা প্রথমে বলে' নিই। খেলাটা হ'ল আই-এফ-এর নির্নাচিত স্বর্নভারতীয় দলের সঙ্গে— অর্থাৎ কিনা সমস্ত ভারতবর্ধ যে বাছাই করে' আমদানী করা সেই সব খেলোয়াড়, আই-এফ-এ যাদের জোগাড় করতে পেরেছিলেন। অবশ্য ভারতীয় খেলোয়াড়দের সকলেই কল্কাতার কোন না কোন টীমের পক্ষে গ্রীম্মকালে খেলেছেন, তোমাদের অনেকেই সেটা চট্পট বলে'ও দিতে পারবে। যাহোক, আমি তাঁদের অনেকটা পরিচয় নীচে দিচ্ছি তোমাদের সকলের স্ববিধার জন্ম।

গোল—ওস্নান—দিল্লী ( মহমেডান স্পোর্টিং )
ব্যাক—জুমা খাঁ—পেশোয়ার ( এ )
সন্মথ দত্ত—বঙ্গদেশ ( মোহনবাগান )
হাফ্ ব্যাক—বিমল মুখাৰ্জ্জি বঙ্গদেশ ( এ )
নূর মহম্মদ—যুক্তপ্রদেশ ( মহমেডান স্পোর্টিং )
বাচ্চি খাঁ—পেশোয়ার ( এ )

### स्य क्रिक्शंखा लोव. ১७६६

#### ছুটির ধক্তা শচীক্রলাল ঘোষ

ফরওয়ার্ড—নির্ম্মল ঘোষ—বঙ্গদেশ (মোহনবাগান)
বহিম—যুক্তপ্রদেশ (মহমেডান স্পোর্টিং)
মুর্গেশ—মহীশুর (ইউ-বেঙ্গল)
বহমৎ— ঐ (মুহমেডান স্পোর্টিং)
সামাদ—বিহার (ই, বি, রেলওয়ে) (ক্যাপ্টেন)

এর মধ্যে সামাদ আজ ২৫ বচ্ছর ধ'রে বাঙ্গলাদেশেই খেলছেন কাজেই তাঁকে বাঙ্গালী বলেই ধরে' নেওয়া যেতে পারে। এই বাছাই করা ট্রীমটার মধ্যে ছটী লক্ষ্য করবার বিষয় আছে। প্রথম হচ্ছে এই যে বাঙ্গলাদেশের আই, এফ,এ-তে ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেরই নাম করা খেলোয়াড় খেলেন এবং ফলে বাঙ্গলাদেশের ফুটবল খেলায় উপরের দিকে বাঙ্গালীর স্থান কমে' গেছে—এগার জনের বাছাই টীমে বাঙ্গালী আছেন তিনজন, সামাদকে ধরলে চারজন। আর একটা লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ছেছ এই যে, এই টীম সমস্ত ভারতবর্ষে থেকে বাছাই করা টীম, এর সঙ্গে কোরিভিয়ানদের প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষের ফুটবল খেলা কোন শ্রেণীর, তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

কোরিন্থিয়ান দল সন্ধর্মে একটা কথা বলে' রাখা দরকার। ইংলণ্ডে আমাদের দেশের মত সব্ ফুটবল' থেলোয়াড়ই সথের থেলোয়াড় নন। যাঁরা প্রথম শ্রেণীর থেলোয়াড়, তাঁরা পেশাদারদের টীমে হাজার হাজার টাক। মাইনে পেয়ে থাকেন। প্রসিদ্ধ বিলাতী টীম আর্সেন্সাল, সাগুরল্যাণ্ড, কুইন্সপার্ক-রেঞ্জার্স, উলভার-হ্যামটন, বোল্টন, এস্টন ভিলা এগুলো পেশাদারদের টীম। তার মধ্যেও তুই ভাগ—ইংলিশ লীগ ও স্কটিশ লীগ। এই তুই লীগে আবার চার চারটা করে শ্রেণী—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় (১) ও তৃতীয় (২)। এই রকমের ১৭৬টী টীমের বাছাই খোলোয়াড়দের ছেড়ে দিয়ে তবে আস্তে হয় সথের খেলায়। কাজেই, তাঁরা যে বিলাতের হিসাবে একেবারেই উচুদরের খেলোয়াড় নন, সে কথা বৃঝতেই পারছ। অবশ্য সথের দলের মধ্যে কোরিন্থিয়ান দল বেশ ভাল দল, এবং যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে আনেকেই অন্য সথের দলের খোলোয়াড় এবং সৌখিনদের ইন্টারন্যাশনলের খোলোয়াড়ও আছেন। কাজেই এঁরা যে বিলাতের তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীর দল, একথা ধরে' নেওয়া যেতে পারে।

সেদিনকার থেলা দেখে আমার স্পষ্ট ধারণা হ'য়েছে যে ভারতীয় দলের চেয়ে কোরিস্থিয়ান দলের থেলা অনেক উচুদরের। ভারতীয় দল ২-০ গোলে হেরে গেলেন,



পৌষ, ১৩৪৪

কিন্তু সেটা অপ্রত্যাশিত হয় নি। আমাদের দলের খোলোয়াড়দের ক্ষমতার পরিচয় খুবই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় নি। ফুটবল খেলার মূল কথা হ'চ্ছে খেলার নিয়ম না ভেঙে প্রতিপক্ষের ঘাড়ে গোল দিয়ে তা'কে হারানো এবং নিজেদের ঘাড়ে যাতে গোল না হয় তার ব্যবস্থা করা। যে-কৌশল অবলম্বন করলে সেটা সম্ভব হয়, সেইটাই হচ্ছে আসল কৌশল এবং সেইট্রাকে আয়ত্ত করাই হ'চেছ প্রথম ও প্রধান জিনিষ। যদি গোল দেওয়ার স্থবিধা না হয় তবে পায়ে পায়ে 'বল্' ঘুরিয়ে পাঁচজন প্রতিপক্ষকে হয়রাণ করা বা মাঠের এপার থেকে ওপার পর্যান্ত প্রচণ্ড 'কিক' করা অরণ্যে রোদনের মতই নিরর্থক। আমাদের খেলার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চমক দেবার মত কায়দা দেখানর চেষ্টা দেখতে পাভয়া যায়, কিন্তু খেলার সভ্যিকারের উদ্দেশ্যের খোঁজ পাওয়া যায় না। ফরওয়াড লাইনে স্বাই খেললেন ভাল, বিপক্ষদল বার বার হয়রাণ হ'ল, কিন্তু যাতে গোল হয় তেমন কৌশল আমাদের খেলোয়াডরা দেখাতে পারলেন না।

কোরিন্থিয়ান দলের সব চেয়ে প্রশংসার কথা হ'চ্ছে এই যে, তাঁরা একমাত্র গোল দেবার উদ্দেশ্য নিয়েই খেলতে নেবেছিলেন। খেলা এত ত্রুত হ'য়েছিল যে আমাদের খেলোয়াডরা জমাট বেঁধে উঠতে পারেন নি, কিন্তু ওঁরা বরাবর মিলিত খেলার কৌশল বজায় রেখেছিলেম। সমস্ত খেলোয়াড় একই উদ্দেশ্যে একতালে পরস্পারের স্থবিধা-অসুবিধা বুঝে' খেল্ছেন—এ দৃষ্টা আমাদের দেশের পক্ষ নতুন। ভাল করে' ফুটবল খেলতে হ'লে তোমাদের প্রথম থেকেই মনে রাখতে হবে যে বড বড খেলায় নিজের কসরৎ দেখালেই গোল হয় না-সকলে 'মিলে' খেলতে হয়। বল নিয়ে নিজের পায়ে বেশীক্ষণ রাখতে নেই, তাতে সময় নষ্ট হয়—আর সময় একটু নষ্ট হ'লেই প্রতিপক্ষ সতর্ক হ'য়ে যায়, তথন গোল দেওয়া কষ্টকর হ'য়ে পড়ে। আমাদের থেলোয়াড়দের দৌডের ওপরে বল মারার অভ্যাস নেই, তাঁরা বল পায়ে এলে না থামিয়ে মারতে পারেন না। কোরিন্থিয়ান দল বলু নিয়ে নিরর্থক দেরী কখনো করেন নি—বলু পেলেই তার সদ্বাবহার করেছেন। এমন কি, যেখানে তাঁরা দেখেছেন সামনে 'পাস্' করা অস্ত্রবিধা, সেখানে পেছনের লোকের কাছেও 'পাস্' করে দিয়েছেন।

এ ছাড়া তাঁদের আর একটা জিনিষ আমাদের অমুকরণীয়—সেটা হ'চ্ছে তাঁদের সকলেরই শারীরিক পটুতা। প্রত্যেকেরই স্থন্দর সবল স্থগঠিত শরীর, পরিশ্রমের অসীম ক্ষমতা এবং মনে জিতবার আগ্রহ। শরীর চর্চচা না করলে যে ভাল খেলা যায় না একথা



পৌষ, ১৩৪৪

আমাদের খোলোয়াড়দের দেখলেই বোঝা যায়। আমাদের দেশে শরীর ভাল করবার চেষ্টা নেই বলে' আমাদের ফুটবল খেলা হ'য়েছে অনেকটা শুচিবাইগ্রস্ত—সবাই প্রতিপক্ষের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে খেলতে চান্। ওঁরা কিন্তু ধাকায় অটল, পায়ের ওপর থেকে বল্ কেড়ে নিতে ভয় পান্না—কারণ শরীরে শক্তি আছে, কুপোকাং হ'য়ে হাত পা ভাঙ্গার ভাবনা নেই। গায়ের জোর চাই—মনের জোর চাই, থেলার বিজ্ঞান আয়ন্ত করা চাই, নিজে বাহাছরি নেবার ইচ্ছা দমন করা চাই—এ হ'লে ভারতবর্ষের ফুটবল খেলা পৃথিবীর দর্শনীয় বস্তু হ'বে। কোরিন্থিয়ান দলের বিচক্ষণ মাানেজার শ্বিথ সাহেবের মতে ভারতে'র খেলার খুব নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে—কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে সেটা সার্থক হ'চ্ছে না। আশা করি তোমাদের যারা খেলোয়াড় এ কথাগুলি সব সময়ে মনে রেখে খেলা অভ্যাস করবে।

কিন্তু বাহাছর বটে ঢাকার খেলোয়াড়রা। ১-০ গোলে কোরিন্তিয়াণদের হারিয়ে দিয়ে তাঁরা সমগ্র ভারতবর্ষের মুখ রেখেছেন। অবশ্য কোরিন্তিয়ান দল ভেবেছিলেন যে যখন ভারতবর্ষের টীমকে হারিয়ে দেওয়া গিয়েছে, তখন ঢাকা আর কি পারতে ? কিন্তু এই বড়াই হোল তাঁদের কাল, ঢাকার ছেলেরা সম্মিলিত খেলা খেলে তাঁদের দেখিয়ে দিয়েছেন যে তাঁদের কৌশলেই তাঁদের হারিয়ে দেওয়া যায়। ঢাকার গৌরবে আমরা সকলেই গৌরব বোধ করছি।

#### ক্রিকেট—

গত সপ্তাহে এখানে রেঞ্জার্স মাঠে বাঙ্গলাদেশের সঙ্গে বিহারে ক্রিকেট খেলা হ'য়ে গিয়েছে। বাঙ্গলা দেশ এক ইনিংস্ ও ১৬৬ রাণে জয়ী হয়েছে। প্রথম দিন বাঙ্গলা দেশ ব্যাটিং করে, ৭ উইকেটে ৩৭২ রাণ করে। কার্ত্তিক বস্তু ২৪, কমল ভট্টাচার্য্য ৬১, লংফিগু ৪১, হোসী ৫১ এবং ভ্যাণ্ডারগান্ত ৬৯ রাণ করেন। বিহার দল দিতীয় দিন প্রথমে ৯৯ রাণ এবং পরে ১০৭ রাণ মাত্র করেন। দিতীয় ইনিংসে বিহার দলের বিজয় সেন ৪৬ রাণ করেন। বাঙ্গলা দলের বোলারদের মধ্যে লংফিল্ড, কমল ভট্টাচার্য্য এবং জিতেন বাঁড়ুর্য্যে খুব ভাল বল্ করেছিলেন।

লর্ড টেনিসনের দল লাহোরে সর্বভারতীয় দলকে ৯ উইকেটে হারিয়ে দিয়েছেন। ভারতীয় দল ১২১ ও ১৯৯ রাণ করেছিলেন কিন্তু ইংরাজ দল ২০৭ রাণ ও ১ উইকেটে ১১৪ রাণ করে জয়লাভ করেন। ফুটবলেও যেমন, ক্রিকেটেও তেমনি—আমরা হারলাম খেলোয়াড়ের অভাবের জন্ম নয়, মিলিত খেলার অভ্যাসের অভাবে। এখানেও দেখা গেল আমাদের খেলবার কায়দা জানা আছে, প্রত্যেকেরই খেলা উচুদরের, কিন্তু জানা নেই কোন



কৌশলে প্রতিপক্ষকে হারাতে হয়। শুটে বাঁড়ুযো অনুস্থ হওয়ায় খেলতে পারেন নি।
আমাদের টীমের নির্নাচন খুব ভাল হয় নি। এক অমরনাথ বাতীত ভাল 'শ্লো বোলার'
কেউ খেলেন নি। ভারতবর্ষে সোলো বোলারের খুব অভাব। আমাদের কমল ভট্টাচার্যা
্রা বোলার' হিসাবে বেশ ভাল, বাাটিংয়েও তাঁর হাত মন্দ নয়। তাঁকে এবং কার্ত্তিক
পদ্ধকে ভারতীয় দলে নিলে বোধ হয় অনুচিত হয় না। ৩১শে ভিসেম্বর কলকাতায় যে খেলাটি
হ'বে, তাতে বোধ হয় তাঁদের দেখা যাবে। সে খেলাটি তোমরা দেখতে ভূলো না।

এই সপ্তাহেই বোম্বাইয়ে আর একটা 'টেষ্ট' খেলা হচ্ছে, তাতে মেজর নাইডু খেলছেন। এবারের টীমটা লাহোরের টীমের চেয়ে ভাল হয়েছে, দেখা যাক্ কি ফল হয়। এটার আর কলকাতার 'টেষ্ট' খেলার ফলাফল আগামী সংখ্যায় ভোমাদের জানাবো। ভোমাদের যারা কল্কাতার খেলা দেখতে পাবে এবং যারা দেখতে পাবে না, তারা সব সময়ে মনে রাখবে যে আমি তোমাদের চোখ দিয়ে খেলা দেখছি ভোমাদের জন্ম।

কিন্তু লর্ড টেনিসেনের দলকেও ঘাল হ'তে হয়েছে—ইতিমধ্যে ছুইবার। প্রথমে রাজ-পুতানার কাছে, পরে জামনগরের কাছে। ফলাফল নীচে দিলাম

রাজপুতানা—২৩৭ এবং ৮ উইকেটে ৮৯।
টেনিসনের দল—২১২ এবং ১১২।
—রাজপুতানার ৮ উইকেটে জয় লাভ।
জামনগর—২০৬ এবং ২২৩।
টেনিসনের দল-—১২৬ এবং ২৬৯।
জামনগরের ৩৪ রাণে জয় লাভ।



### সাল ভাষামী

#### প্রীলোকেশ ঘটক।

কুটর কুটর বছরগুলো যাচ্ছে কেটে উই পোকায়—
পিছিয়ে পাছে থম্কে চেয়ে খোঁজ রাখে তার কোন বোকায়!
পাগলা পিসির দাঁতের মিশি কেই বা তা আর খাচ্ছে রে,
বন-বাদাড়ে গাধার ঠেলে দিল্লী কেবা যাচ্ছে রে।

আর তাছাড়া নির্ম্পাড়ায় কেই বা চাটে আলুর দম,
শুক্নো পাতি লক্ষা টিপে হাঁকছে কে আর 'আমার কম'।
এ সব দেখে উঠ্ছে কথে কোন্ ঘোষেদের কোন্ কেলো—
কোন্ বাগানের কোন্ পাখিরা কর্ছে 'নালিশ চোখ্ গেলো।'

শাশান ঘাটে চায়ের সাথে খাচ্ছে কে আর ইলিশ মাছ ? এক পা তুলে চোখ টাটিয়ে দেখছে কাদের অশথ গাছ ? কাদের পায়ে ফোড়ার উপর লাগাচ্ছে কে আইস্ ক্রীম ? হাসের সাথে ঝগড়া করে খাচ্ছে কারা ঘোড়ার ডিম ?

কাদের বাড়ির হোঁৎকা থোকা বোঁচ্কা কাঁধে কাঁদ্ছে রে, আরশোলারা কাঠি হাতে বল্ছে দেবে চীন ছেড়ে। এ সব ভেবে রাঁচী টাঁচী যাস্নে রে তুই বাস চড়ে চোখটা বুজে ঘুমিয়ে নে তুই একটা বছর পেটভরে।





### গল্পবলা

#### শ্রীমতী অপর্ণা সেন

পূজার ছুটি সবাই খুব হৈ হৈ করে কাটায়, তবুও যারা স্কুলে পড়ে তাদের পরীক্ষার ভয়ে মাঝে মাঝে বই নিয়ে বসতে হয়। কিন্তু তুর্ভার্গক্রেমে আমার সঙ্গে যে বিরাট শিশু-বাহিনীটি মিহিজাম এসেছিল বেড়াতে, তাদের মধ্যে কেউই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী নয়, কাজেই পরীক্ষার ভয় দেখিয়ে তাদের শাসন করবার উপায় ছিল না। সারাদিন এই ছোট দলটির কোন পাত্রা পাওয়া যেত না কিন্তু সঙ্গো যেই হ'ত, এরাও কোপেকে ভূঁইফুঁড়ে হাজির হ'ত—গল্প বলার বায়না নিয়ে। কদিন সত্য গল্প বলার ভার নিয়েছিল; তার এসব বেশ ভালই লাগে। কিন্তু সে পরশু দিন চলে গেছে, এবার আমার পালা। যথারীতি দলটি 'প্রেজেন্ট শ্লীজ' বলে হাজির। গল্পীর মুখে বললাম তোমাদের আজ ব্রেইনের 'কম্পোজিসন' বোঝাব। খানিকক্ষণ পরে তাকিয়ে দেখি খোক। ছাড়া আর সবাই আনন্দে চোথ বুঝে বোধ করি তাল রাখবার জন্মেই বা মাথা নাড়াচ্ছেন। যাক্, ঠাকুরের জিন্মায় করে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। দিতীয় দিন বললাম আজ অঙ্ক অঙ্ক থেলা যাক। বলা বাহুলা, সভা ভাঙতে বেশী দেরী হয়নি। তৃতীয় দিন ধানের ক্ষেতে আলের রাস্তায় ওদের দলে মিশে হ'ল প্রকাগু এাাড্ ভেঞ্চার, কাজেই সেদিন গাস্তীর্যোর আবরণ টেঁ কলো না। টেবিল চেয়ার ছেড়ে প্রমোশন নিতে হ'ল ওদের চৌকিতে। "শোন তবে"—দেখি ছ'জোড়া চোথ কৌতুহলে ক্ষেত্বল ক্ষেত্বল করছে।

সেবার কলকাতায় ভারী বর্ষা পড়েছিল; আমরা তথন কলেজে পড়ি। একদিন তুপুর থেকে এমনি বিষ্টি সুরু হ'ল যে সারা সহর ভেসে গেল। প্রিন্সিপ্যাল থবর পাঠালেন জল না কম্লে কলেজের গাড়ী বেরোবে না। অতএব ! অতএব আমরা কয়েক জন দলবল নিয়ে গ**ৱবলা** শ্রীমতী অপর্ণা সেন



হোপ্টেলের একটি মেয়ের ঘরে আড্ডা গাড়লুম। তারপর বুঝতেই পারছো কিসের গল্প জমে বর্ষার অন্ধকারে।

বুলু 'ভূতের' বলে জানলার দিকে তাকিয়ে নিয়ে মীরার কাছে গিয়ে বসলো আর বৃষ্ণা আমার কোল থেঁষে এলো।

হাঁ।, সেদিন সন্ধাবেলায় স্বাই আরম্ভ করলো ভূতের গল্প—কার মাসীর ঘরে কবে একটা বেরাল—কুণর হয়ে গিয়েছিল, কার ঠাকুমা খড়ম পায়ে এক ব্রহ্মদৈত্য কবে দেখেছিল—এই রকম নানা কথা।—টুটুল এতক্ষণ অন্ধকারে চুপ করে বসেছিল, হঠাং বলে উঠলো—তোমরা স্বাই শোনা কথা বলছ, আমি কিন্তু নিজের দেখা একটা ঘটনা বলতে পারি। রুণা বললে—ও বাবা, এযে ভূতের মুখে রাম নাম—টুট্লা তুই ত ভূতই বিশ্বাস করিস না। বীণা মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিল—ওসব চাল্ রেখে দাও। অমন সন্ধোটা মাটি হয়ে যায় দেখে তখন আমি বল্লাম—বীণা, তোর বঙ্কার থামা, টুটুল তুই আরম্ভ কর রে।

টুট্ল মুখ না ফিরিয়েই বলতে আরম্ভ করলে—'আমি তখন মফ্ফলে একটা স্কুলে পড়ি, কোথাও কিছু নেই হুঠাং হ'ল ভীবন অন্থ। আমাকে 'সিক ক্রমে' নিয়ে যাওয়া হল। সে ঘরটা ভারী বিশ্রী -দেয়ালগুলো চুল বালি ওঠা ওঠা। অন্থথের ছারের ঘোরে কি একলা থাকার দক্ষণই কেন জানিনা আমার প্রায়ই মনে হত — ওই চুল বালি থসার মধ্য থেকে একটা অস্পষ্ট মুখ দেখা যাক্ছে, আর —ক্রমশই যেন স্প্রই হয়ে উঠেছে তার নাক চোথ ও ভুক। যেদিন পথ্য করলাম সেদিন সেই দেয়ালে আঁকা মুখটা চুল খসে খসে বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। তার আঁকড়া আঁকড়া চুল, একটু টেপা নাক আর অন্তুত বাঁকা ঠোঁট খুব স্প্রই দেখা যাচ্ছে। যাক, সিক্ ক্রমের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে ত আমি বাঁচলুম। তার পরেই আরম্ভ হল পরীক্ষা, কাজেই গোলমালে সেই দেয়ালের মুখের কথা একদম মনেই রইলো না।

পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, তার পরদিন মাসীমার কী দয়া হ'ল, বল্লেন—চলো আজ সব নদীর ধারে বেড়িয়ে আসা যাক—মেয়েরা ত পা বাড়িয়েই আছে, কারুরই আপত্তি হল না। দ্র থেকে বেড়াতে বেড়াতে দেখি অত ভোরেও একটা লোক নদীতে মাছ ধরছে। কাছে যেতে লোকটাকে ভয়ানক চেনা মনে হ'তে লাগলো, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারলাম না কোথায় ওকে দেখেছি। লোকটা আমাকে দেখে মুখটা একট্ বিকৃত করলো; বুঝলাম মাছ ধরার বাধা পড়াতে সে বিরক্ত হয়েছে। চলে এলাম কিন্তু সারাদিন ধরে সেই মুখটা কি জানি কেন মনে পড়তে লাগলো, রাত্তিরে ভাল ঘুম হল মা। ভোরে বাগানে ঘুরছি, মাসীমা সিকু ক্রমে



পৌষ, ১৩৪৪

কি করছিলেন, ডাক্লেন—"এই সেদিন অস্তব্য থেকে উঠেছো হিমে বাগানে বেড়াচ্ছে—"উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম কিন্তু দেয়ালের দিকে চোখ হঠাৎ পড়াতে থেমেই গেলাম, আশ্চর্যা! দেয়ালের মুখটা আর কালকের লোকের মুখটা অবিকল এক! এর পরই বড়দিনের ছুটি হয়ে গেল।

বাড়ী থেকে ফিরে এসে দেখি, মহা ব্যাপার, চ্ণকাম করা হচ্ছে সমস্ত স্কুলটা। শুনলাম নাকি ইন্স্পেক্ট্রেস্ এসে স্কুলের অবস্থা দেখে খুব রাগ করেছেন, তাই এ অপ্রত্যাশিত ব্যবস্থা। বোর্ডিয়ের শোবার ঘরগুলো রং হয়ে গেছে 'সিক্ রুমটা' চ্ণকাম করা হচ্ছে। সেই বিচ্ছিরি মুখটা উঠে যাবে ভেবে আশ্বস্ত হলাম।

'তার পরের পর দিন সকাল বেলায় কাগজ পড়ছি দেখি কার এক ছবি বেরিয়েছে, তলায় লেখা, "এই লোকটিকে নদীর তীরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। সর্প দংশনে ইহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। মৃত ব্যক্তির ফটো দেওয়া হইল, আত্মীয় স্বজনগণ লাস সনাক্ত করিতে পারেন।" ফটোটা হচ্ছে সেই নদীর ধারের লোকটীর। যেদিন সিক্ রুম রং করা হয়েছে, সেই দিনই লোকটী মারা গেছে!!!

বাসের হর্ণ অনেক্ষণ থেকে শোনা যাচ্ছিল, টুটুল যাবার জন্ম পা বাড়াল। বীণা মেয়েটী একটু ভূতপ্রবণ, --বলে উঠ্লো অদ্ভূত্! "বানাতে পারলে অনেক জিনিষই অদুভ্ করা যায়" --বলে টুটুল খোপা ঠিক করতে করতে বেরিয়ে গেল।

গল্প শেষ হ'ল—আমার মিহিজামের দলটি এবার স্ব-স্ব মত প্রকাশ স্কুকরলো।
ফুলু বল্লে আমি আগেই ভেবেছিলাম গল্পটা আজগুবি হবে। মনো খুব খুদী
হ'য়ে বললে পুটুন পিদী, তোমরা কেমন জব্দ হ'য়েছিলে কিন্তু বন্ধুর কাছে!

বল্লাম, তাই নাকি ? আমার কিন্তু টুটুল বা রুণা বলে কোন বন্ধুই ছিল না, আর জল জমলে বেশী দেরী হ'লে আমাদের ঘোড়ার গাড়ী করে বাড়ী পৌছে দেওয়া হ'ত। আমিও গল্পটা তোমাদের বানিয়ে বলেছি!

( একটি ইংরাজি গল্পের ভাব অবলম্বনে )





### আভাষ্য জগদীশচক্ৰ

#### দেবাশীষ সেনগুপ্ত

মামুষ বেঁচে যতদিন থাকে আমরা তার অন্তিম উপলব্ধি করা প্রয়োজন মনে করি না; তাঁর কীত্রি তাঁর যশ পৃথিবীর দিকে দিকে বিঘোষিত হলেও আমাদের কাছে তা যথোপগুক্ত সমাদর লাভ করে না। আমরা শুধু জানি মরণের পর মুগ্ধ ছন্দে কাব্য দৃষ্টি করতে—আত্মার মন্দিরে অঞ্চলি দিতে খৃতি-তর্পনে ছুফোঁটা অশ্রুপাত করতে।

জগদীশচন্দ্রের কীর্ত্তি গাঁথা জ্ঞাত নয় বাংলাদেশে তথা ভারতবর্গে—আর তাই-ই বা কেন, সমগ্র পৃথিবীতে এমন লোক বিরলঃ জ্ঞানের অতি ক্ষীণ আলোকরিমি সম্পাতে যার অন্তর পুলকিত সেই জ্ঞানে এই জগতজোড়া নাম! তাই আজ বিশ্বজনের মুথে মুথে ফেরেঃ জ্ঞানীশ!

বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ! · · · · · · · · ·

এই বিপুল বৈচিত্রময় ধরণীর কোলে নিত্য রূপ ও রুদের অগণিত লীলাখেলা বিরাজমান… জড়েও জীবের মধ্যে যে অপরূপ পার্থকারহক্য তার সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন জগদীশচন্দ্র!

গত ২৩শে নভেম্বর ৮-১৫ মিঃ প্রভাতে এ মরজগতের মায়া তুচ্ছ করে প্রস্থান করলেন কোন অক্কাত রহস্যলোকে !···বুঝি নব নব সমস্যা সমাধান কল্পে :···

अयि जगनीन ! माधक जगनीन !! मञ्जूषो जगनीन !!!

এই বৈজ্ঞানিক মনিধীর কশ্মবছল বিপুল জীবনার যথায়থ বিবরণ রংমশালের কটী পাতায় আবদ্ধ করা বাতুলের কল্পনা মাত্র।

অতি সংক্রেপে আজ তাঁর জীবনী আলোচন। করেই আমরা ক্ষান্ত হবো। বারান্তরে তাঁর আবিষ্কার, পাশ্চাত্য মহলে তাঁর সিদ্ধান্ত-প্রভাব ও তাঁর দিখিজয় ইত্যাদি সংক্ষে তোমাদের কিছু বলবার ইচ্ছা রইলো।

হাঁয়! সত্যিই তিনি দিখিজয় করেছিলেন—অন্ত নিয়ে নয়, সৈতা নিয়ে নয় শুধু তীক্ষ প্রতিভার অপক্ষপ হ্যাভিতে! জগদিখাতে বৈজ্ঞানিকদের যুক্তি তর্কে পরাত্ত করে আপণ মতামত হপ্রতিষ্ঠিত। করতে তিনি সমর্থ হয়েছিলেন।



১৮৫৮ খৃষ্টান্দের ওপণে নভেম্বর জ্গদীশচক্র ঢাক। জেলার বিক্রমপুর মহকুমায় রাজিখাল গামে পুরাহণ করেন।

তার পিতা ভগবানচন্দ্র দাস তংকালে ডেপুটী ম্যাজিইটের পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং পিতার কর্মস্থল ফরিদপুরে জগদীশচন্দ্রের বাল্য জীবন অতিবাহিত হয়।

শৈশবে কোমল ভাবপ্রবণ অন্তকরণে যে পিপাদার বীজ উপ্ত হংলা পরবর্ত্তী কালে তা শাখাপ্রশাখায় কাও বিস্তারিত করে বিরাট মৃত্তিতে আবিদ্ধারক মনে রূপ রূপ গদ বিকীরণ করে !

জগদীশচন্দ্রের বাল্য জীবন সম্বন্ধে একটা গল্প প্রচলিত আছে। শোনা যায় তিনি নাকি ডাকাত সন্ধারের হাতে মান্থ্য হয়েছিলেন। জগদীশ চন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র এক দুর্দ্ধর্য দক্ষ্যদলকে বিচারে কয়েক বংসর সম্রেম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। দণ্ড অন্তে দক্ষ্যদাদার ভগবানচন্দ্রের নিকট কর্ম প্রার্থনা করে। ভালো কাজ পেলে সে পাপ পথ পরিত্যাগ করতে স্বীকৃত হয়। ভগবানচন্দ্র তথন শিশু জগদীশের সমস্ত ভার ভার হাতে অর্পণ করেন। পার্সত্য অঞ্চলের বনে জন্ধলে এই দম্যার কাঁপে কাঁপেই জগদীশচন্দ্রের বাল্য জীবনের মধিকাংশ দিন অতিবাহিত হয়।

সমস্ত কিছুই শিশু জগদীশ নবরূপে েখতে পেতেন। চিন্তা করবার অত্তব করবার একটা স্বতন্ত্র পদ্ধতি ছিলো তাঁর। কর্মবান্ত জীবনের ফাঁকে ফাঁকে অবসর স্থ্য উপভোগ করা তাঁর পিতার ভাগ্যে ছিলো না—শিশুর অবিরত প্রশ্ন বর্গনে তিনি হয়ে উঠতেন বিপগ্যস্ত। কিন্তু যা হোক একটা সম্ভবপর সম্ভোষজনক উত্তর তাকে দিতেই হতো।

এমনি ভাবে দিন যায়! শৈশব যায় ...... কৈশোর আসে! আন্তে আন্তে কিশোর মন বাল্যের শীলাচাপল্য কাটিয়ে হয়ে ওঠে বাত্তবতাময় কঠোর! ..... জেগে ওঠে বৈজ্ঞানিকের স্বতক্ত্ত কৌতুহলরাশি! খসাধারণ কিছু দ্বেধবার প্রচেষ্টার প্রত্রপাত হয়। স্ক্রেশ্বস্তদ্ধি সম্পন্ন হক্ষু তৃটী কিসের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে বেছায়।

পুথিবীর ভাবী শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আবিন্ধারকের যাত্রাপথ সাতরঙ্গা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে !…….

ভগবানচন্দ্র তথন বর্দ্ধমানে এ্যাসিষ্টান্ট কমিশনার। পুত্রের বিষ্ঠা শিক্ষার প্রতি তার স্বত্যন্ত ধর দৃষ্টি ছিলো। বর্দ্ধমানের পিতলের কারখানার মায়া ত্যাগ করে তাই জগদীশচন্দ্রকে কলকাতায় আসতে হয়। কেয়ার স্থলে প্রথমে তাকে ভর্তি করে দেওয়া হলো। কিন্তু কিছুদিন পর হেয়ার স্থলের শিক্ষাপ্রণালী ভগবানচন্দ্রের মনপ্রতে না হওয়ায় জগদীশচন্দ্র ভর্তি হলেন সেই জেভিয়ার্ম স্থলে।

যথাকালে স্থলের সমস্ত শিক্ষা সসম্মানে শেষ করে তিনি সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে প্রবেশ করেন ৷ চার বংসর পর অন্তরে অন্তরে তৃষ্ণার্ত্ত জগদীশ বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন !

জ্ঞানত্য। তার মেটে নি। স্বল্লকালের মধ্যেই তিনি লগুন যাত্রা করলেন। জুলজি, বটানী ও এটানটিমী নিয়ে তিনি পড়া স্কুল্ল করে দিলেন। ..... কিন্তু বিধির বিধান ছিলো স্বান্তর প !

# and the

#### বারা আমাদের শ্বরণায় দেবাশীয় সেনগুগু

স্বাদেশে থাকতে তাঁর প্রায়ই হুর হতো; এই সময়েই লগুনে ঘন ঘন হুরের প্রকোপে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে। পুডুতে লাগলেন।

চিকিৎসক ও শিক্ষকের। পরামর্শ দিলেন চিকিৎসাশাস্ত্র ত্যাগ করতে। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে এথানে কিছ: আশা করা বৃথা !

অগত্যা! নবীন বদন হত্যশার স্লান হয়ে পড়ে! চোথে ছঃসহ ঘন ব্যথা দেখা দেয়।! কিন্তু পুক্ৰ সিংহ তিনি!—মুহুর্ত্তের দূবলতা বেড়ে ফেলে দিয়ে নবীন জ্ঞানপিপাস্থ বিভাগী লগুন পরিত্যাগ করতে মনস্থ করলেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দের জাতুয়ারী মাসে জগদীশচন্দ্র কেম্বিজ ক্রাইষ্ট কলেজে পদার্থবিভা অধ্যয়ন আরঞ্ করলেন। এই কলেজ থেকেই ডিনি 'ভাচারাল সায়েষ্প'-এর বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

শিক্ষকমণ্ডলী তার অসাধারণ প্রতিভায় বিশ্বিত ওমুগ্ধ হয়ে তাকে বছবার অভিনন্দন জ্ঞাপণ করেছিলেন। এই সময়ে তার মৌলিক গবেষণা শক্তি ক্রিত না হ'লেও তার কর্মকুশলতা-ভাব, প্রকাশ প্রণালী, পর্যাবেক্ষণনৈপুণ্যে সকলকে চমৎকৃত করে। তাই, ১৮৮৪ খুষ্টান্দে কেম্ব্রিজের ট্রাইপিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উপাধি লাভ করবার সঙ্গে সঙ্গে লগুনের বি, এস সি উপাধিটা তাঁকে দান করা হয়। এর জন্মে তাঁকে পুনরায় হুতন্ত্র পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে হয় নি।

বিলাতী উপাধী ভূষিত হয়ে জগদীশচন্দ্র ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করলেন। এখানে পোষ্টমাষ্টার জেনারেল প্রফেসর ফসেটের মধ্যস্থতায় তদানীস্থন বড় লাট লর্ড রিপণের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। লর্ড রিপণ উজাগা হয়ে তার জন্মে প্রভিদ্যাগ সার্ভিসে একটি চাকুরী সংগ্রহ করেন কিন্তু তা'তে জগদীশচন্দ্রের অসম্মতি থাকায় তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পদার্থ বিভার অধ্যাপকরূপে এই তরুণ বৈজ্ঞানিককে নিযুক্ত করতে অন্তরোধ করেন—পাব্লিক ইন্ট্রাকসনের ভিরেক্টর সার আলক্রেড ক্রফট্কে। তিন বংসর একাগ্র কর্মনৈপুণ্যে কন্ত্পিক্ষকে মৃগ্ধ করে স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার দীপ্তবহ্নিতে চতুদ্দিক আলোকিত করে জগদীশচন্দ্র স্থায়ী পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

জীবনের চলার পথে যে রহস্যালোকের আবছা আভাষ মনে রেখাপাত করেছিল তা ক্রমে স্কুম্পাই, উদ্ধাসিত হয়ে ওঠে! ১৮৯৪ খুষ্টান্দের ৩০শে নভেম্বর পঞ্চিশ্রেশৎ জন্মতিথি উপলক্ষে সর্বসমক্ষে জগদীশচন্দ্র বোষণা করলেন: অতঃপর তার জীবণের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানারোহণ। "জ্ঞানানিমস্কুৎসায়" এ জীবন আমি আজ উৎসর্গ করলাম।"

এলো এই শুভদিন! ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে জগদীশচন্দ্র তড়িং উর্দ্মি ধরবার নৃতন যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। কল্কাতা টাউন-হলে বিপুল জনতার মধ্যে তিনি সে যন্ত্রের শক্তি প্রদর্শন করলেন! একটা ছোট বাক্সের মধ্য থেকে তড়িততরঙ্গ উৎপন্ন হয়ে আর একটা ছোট বাক্সে রক্ষিত লোহার তারের উপর পড়ামাত্র সেই তারে তড়িতপ্রবাহ উৎপন্ন হচ্ছে। প্রবাহবলে কম্পাসের কাঁটা নাড়া থেকে পিশুলের আওয়াজ্ব পর্যান্ত করা চলছে।



এই বৎসরই আচার্য্য জগদীশ তার প্রথম মৌলিক গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ পাঠ করলেন—এসিয়াটিক সোসাইটী গৃহে। বিষয় ছিলো Refraction of Electric rays অর্থাৎ বিদ্যাৎ- তরঙ্গোৎপাদক ইথর-তরঙ্গ-কম্পনের দিক পরিবর্ত্তণ।

ক্রমে ক্রমে অতি স্কল্পলের মধ্যে বৈচ্যুতিক আলোক বিকীরণ বা electric radiation সম্পর্কে বহু ছব্ধহ সমস্যা মীমাংসিত হলো আচার্য্য জগদীশের নব আবিদ্ধার আলোয়।

বংসর কালের মধ্যে বিলাতের রয়েল সোসাইটা এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের অসাধারণ প্রতিভা, পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপটুতার পরিচয় পেয়ে নানা দিক দিয়ে তাঁকে অজস্র সম্মানে সম্মানিত করে তুললেন। তাঁর গবেষণালব্ধ প্রবন্ধগুলি রয়েল সোসাইটার পত্রিকায় প্রকাশিত হলো; —খুব কম লোকেরই এ সম্মান লাভ করবার সৌভাগ্য ঘটে। এ ছাড়া রয়েল সোসাইটার কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটা নিয়মিত বৃত্তি দিতে প্রতিশ্রুত হন।

লগুন য়্নিজ্যাসিটী তাঁকে সানন্দে ও স্বেচ্ছায় তার প্রতিভার যথাযোগ্য সমাদর করলেন ডি, এস্, সি (Doctor of Science) উপাধি প্রদানে।

পাশ্চাত্য দেশের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মগুলী লড কেলভিন, মঁ সিয়ে কোরু প্রভৃতি মৃশ্ধ বিশ্বয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত স্বীকার করে তাঁর প্রতি শ্রন্ধা জ্ঞাপন করলেন।

ভারত সরকার জগদীশচন্দ্রের গবেষণার হুখ, হুবিধা, স্বচ্ছন্দতা যাতে অক্ষুধ্ন থাকে তার জ্বন্ধ বাংস-রিক ২,৫০০ টাকার একটী বৃত্তির ব্যবস্থা করলেন।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে আচার্য্য বহু গভর্গমেন্টের ব্যয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক অভিযানে ইংলও যাত্রা করলেন। ব্রিটিশ এ্যাসোসিয়েশনের লিভারপুল অধিবেশনে উৎস্থক জনতা তাঁকে সাদরে সম্বন্ধনা জানায়। প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁর আবিস্কার-তত্ত্বসমূহ ব্যক্ত করে অতি হক্ষা যয়ে চ্ক্ষাতিস্কান্ধ পরীক্ষাগুলি অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করে আচার্য্য বস্থ মহাশয় ওদেশের বৈজ্ঞানিকমগুলীকে চমৎক্রত করেন। শুদ্ধ বিশ্বয়ে তারা ওঁকে অভিনন্দন জানায়।

#### কিন্তু এ জয়যাত্রার শেষ কোপায় ?·····

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের এক শুক্রবার জগদীশচন্দ্রের জীবনে একটা শ্মরণীয় দিন। আরও কতকগুলি জটিল ত্রহ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা স্থসম্পন্ন করে সরল ভাষায় যথাযথপ্রপালী ব্যক্ত করে আচার্য্যদেব বৈজ্ঞানিক জগতে এক নৃতন আলোক সম্পাত করে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন।

অবশেষে বৈজ্ঞানিক মহলের চেতনা হরণ করে জগদীশচন্দ্র স্বদেশে ফিরলেন। কপালে তাঁর জয়ের রাজটীকা।

১৯০০ খন্তাবে আচার্য্য বহু প্যারিস্ একজিবিশনের "ইন্টার ম্যাশানাল কংগ্রেস অব ফিজিকস্" এ নিমন্ত্রিত হয়ে তাতে যোগদান করবার জন্ম সরকারের ব্যয়ে বাংলা ও ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে আবার সাগরপাড়ি দিলেন।

#### যারা আমাদের শ্বরণীয় দেবাশীণ সেনগুপ্ত



এই বিশ্বজ্ঞন মহাসন্মিলনীতে বস্তু মহাশয় যে সব মোলিক গবেষণালক বিবরণী পাঠ করেন "জীব ও জড় দেহে সাড়া" (Response of inorganic and living matter) তার মধ্যে অন্ততম।

তারপর ১৯০১ খন্টাব্দে ১০ই মে এক শুক্রবার বিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে জগদীশচন্দ্র রয়েল ইন্ষ্টিউশনে ধাতৃ ও সাধারণ উদ্ভিদে বৈত্যতিক সাড়া (Electric response of metals and of ordinary plants) এই আবিষ্কার তরমূলক স্থান্দর প্রবন্ধটী সর্কাসমক্ষে বিবৃত করলেন।

অতঃপর এই রয়েল ইনষ্টিটেউসন ল্যাবোরেটরীতেই বছদিন তিনি জীবতর সম্বন্ধে গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

১৯০২ খুষ্টান্দে ভারতবর্ষের প্রত্যাগত হয়ে পদেশবাসীর নিকট থেকে অজস্ম শ্রান্ধাঞ্জলির সঙ্গে সঙ্গে আচার্য্য বস্তু মহাশয় সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন।

এই সময়েই জগদীশচন্দ্রে গবেষণার গতি তিন্ন পথ অবলম্বন করলো। এতদিন পদার্থবিচ্ছাব। Physicsই ছিলো তাঁর গবেষণার বিষয়বস্থ। এখন তিনি জড়তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন।

কলকাতার পথে বন্ধিষ্ একটা উদ্ভিদের বৃদ্ধি প্রণালী তাঁর দৃষ্টি আক্ষণ করে, এ থেকেই তাঁর নব গবেষণার স্করপাত হয়। জড় ও জাঁবের মুধ্যে আপাতদৃষ্টির বাবধানটুকু দ্রীভূত করাই তার অন্ততম উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি বলে গেছেন: জীবদেহের উপাদানে যত প্রকার প্রকৃতিসম্পন্ন দৃষ্ট হয় উদ্ভিদ দেহেও তার প্রত্যেকটা বর্ত্তমান। স্বর্গিত ছ্থানি গ্রন্থ The Plant Response ও Comparative Electrophysiologyতে আচার্যাধ্যের ষ্থায়থ বিবরণ প্রমাণ ও পরীক্ষাকল সহ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

এই উদ্ভিদ সম্পকিত আবিদ্ধারপরম্পারা আচাধ্য জগদীশচন্দ্রকে বিশ্বচক্ষে এক নৃতন আসনে স্থপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। ইতিপূর্বেক আর কোন বৈজ্ঞানিকই উদ্ভিদ্ধিত। নিয়ে এরূপ ভাবে আলোচনা করতে সক্ষম হন নি ; একমাত্র জগদীশচন্দ্রের দ্বারাই এ সম্ভব !

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে স্তান আবিদ্ধার-তথ্যগুলিকে সাথী করে আচায়্য বস্ত্র আবার সাগরপাড়ি দিলেন। এবারের বিজ্ঞান-অভিযানে তিনি ইংলও ও আমেরিকার সর্বার পরিভ্রমণ করে জড় ও জীবের ব্যবধান রহস্ত প্রচার করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেও জগদীশচন্দ্র গবেষণার বিরত হন নি। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে উদ্ভিদ সম্বন্ধে তার সমৃদ্য গবেষণার নিশ্চিত ফলাফলগুলি রয়েল সোসাইটী কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয় এবং তার। তাদের Philosophical Transaction নামক পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন।

কিছুদিন পরেই তাঁর Researches on Irritability of lPants নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।
১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যুরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিভালয় পেকে বার বার আমন্ত্রণ আসায়
জগদীশচন্দ্র গভর্গমেন্ট কতুর্ক সেখানে প্রেরিত হলেন।

মুরোপ ও আমেরিকার সর্বাত্র তাঁর আবিষ্কৃত তথাগুলি অজন প্রশংসা অর্জন করলো। ১৯১৫ খুষ্টাব্দে জগদীশচক্র চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।



পৌষ, ১৩৪৪

১৯১৭ খৃষ্টান্দের ৩০শে নভেম্বর তার জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য দিন—এই দিনে প্রতিষ্ঠিত হলো বহু বিজ্ঞান-মন্দির। আচার্য্যদেবের মতে বোস ইনষ্টিটিউট বা বহু বিজ্ঞান মন্দির বিদেশী ল্যাবোরেটরী নয়, ভারতীয় সাধকদের পুণ্য আশ্রম। পুরাকালে আমাদের দেশের তক্ষশিলা, নালান্দা বিশ্ববিচ্চালয়ে যেমন ছাত্র এসে বিচ্চাশিক্ষা করতো···আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান মন্দিরও ভারতের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে এনে নিতি নব ছাত্র আকর্ষণ করবে—এই ছিলো তাঁর অভিলাষ।

ইতিমধ্যে ১৯১১ খৃষ্টান্দে তাঁকে সি, এস, আই উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৯১৭ খৃষ্টান্দে তিনি 'লার' উপাধিতে সন্মানিত হন। ১৯২৯ খৃষ্টান্দে স্থক হলো জগদীশচন্দ্রের পঞ্চম বিজ্ঞান-অভিযান। জগতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকবর্গ সমীপে উদ্ভিদ দেহেং স্পন্দন ধরবার জন্মে আবিষ্কৃত ক্রেন্ধোগ্রাফ যন্ত্র প্রদর্শনই ছিলো ভার মুখ্য উদ্দেশ্য; গৌণ উদ্দেশ্য বস্ত্র বিজ্ঞান মন্দিরে প্রচলিত বিচিত্র গবেষণা প্রণালীর স্বিধা প্রচার!

অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকদের সমক্ষে সীয় অপূর্বন শক্তির পরিচয় দিয়ে জগদীশচক্র সাফল্যের জয় মাল্য গুলিয়ে ফিরলেন স্বদেশে।

আবাদিন্ বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানজনক এল এল ডি উপাধি প্রদানে আপ্যায়িত করেন।

কিন্তু জগতের শ্রেষ্ঠ সম্মান তথনও তার জন্তে অপেক্ষা করেছিলো। ১৯২০ খুষ্টাব্দের মে মাসে তিনি রয়েল সোসাইটার সভ্য নির্বাচিত হলেন। এ সম্মানে শুধু আচার্য্য জগদীশই নন—প্রত্যেক বঙ্গবাসী, প্রত্যেক ভারতবাসী আজ বত্ত শস্তু এই মনে করে শ্রেচার্য্য জগদীশচন্দ্র আর কেউ নন—তাদের স্বদেশবাসী—তাদেরই বাংলার কৃতী সন্তান।

১৯২৬ ও ১৯২৭ থটান্দে বহু মহাশয় "লিগ অব ন্যাশানাল কমিটী ফর ইন্টলেকচুয়াল কো-অপারেশন'-এ আছত হয়ে আবার বিদেশ যাত্রা করলেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে এ সময়ে যে যোগ স্থাপিত হয় তা সত্যি অনবদ্য!

১৯২৮ পৃষ্টান্দে জগদীশচন্দ্র শেষ বার যুরোপ পরিদর্শন করলেন। বিজ্ঞানেতিহাসে সে সময়ের কথা বহু দিন প্যান্ত স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সক্ষত্রই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরূপ আদৃত হন। সর্বত্রই উচ্চনিনাদে ধ্বনিত হয় তার জয়গান।

জগদীশচন্দ্রের গুণমুগ্ধ বন্ধুদ্বয় নাট্যকার বার্ণাড শ' উপন্যাসিক রোঁমা রোঁলা তাঁকে যে স্বান্ধ রচিত উপহার আদান করেন তার উৎসর্গ পত্রে যথাক্রমে লেখা আছে:—From the least to the greatest Scientist ভ…To the Revealer of a new world.

এ ছাড়া গলস্ওয়ার্দ্ধী প্রম্থ বহু সাহিত্যিক তাঁকে তাঁর এই অপরূপ সাফ**ল্যে অভিনন্দিত** করেন।

কিন্তু দিন তার পূর্ণ হয়ে এসেছিলো। এ বয়সে বিশ্রাম গ্রাহণ করাই উচিত; অথচ কোথায় ও তিনি বিশ্রাম স্বন্ধি পাননি। কন্মী পুরুষসিংহ তিনি ··· তার চাই কাজ।

কিন্ত তবু শেষ পর্যান্ত একরকম অবসরজীবন ধাপন করতেই তিনি ধাধ্য হয়েছিলেন।

#### যারা আমাদের শ্বরণীয় দেবাশীষ সেনগুপ্ত



গ্রীষ্মকালে দাজ্জিলিংয়ে ৭০০০ ফিট উচ্চে সহধের কোলাহল থেকে দূরে—বছ দূরে—'মায়াপুরী'। সামনেই কাঞ্চনজ্জ্ঞার অপূর্ব্ধ শোভা! গবেষণার জন্যে প্রকাণ্ড উপ্তানটী নানা প্রকার তুল্পাপ্য ও তীক্ষ্ণ অফুভূতিসম্পন উদ্ভিদে পরিপূর্ণ। এইখানে বহু দিন তিনি একনিষ্ঠ সাধনায় রত ছিলেন। ফলতার বাড়ীটীতেও একটী ছোট্ট বাগান আছে। সেখানে ছাত্রদের গবেষণার উপযুক্ত স্থানও আছে।

গত ৩০শে নভেম্বর তাঁর অশীতিতম জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হবার কথা ছিলো। কিন্তু হায় কে জানতোঁ তার অতি সল্লকালের মধ্যে তিনি এমনিভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন!

বহুদিন থেকেই তাঁর স্বাস্থ্য ভগ্ন পীড়িত ছিলো। গত ২রা নভেম্বর তিনি গিরিভিতে গিয়েছিলেন বায়ুপরিবর্ত্তন করতে। ২৮শে তাঁর কথা ছিলো ফিরবার। ভাগ্যবিধাতা তথন বোধ হয় শুধুই হেসেছিলেন।

গত ২৩শে নভেম্বর আচার্য্য জগদীশ—বিশ্বের শ্রেষ্ট্র বৈজ্ঞানিক মহাপ্রস্থান করেছেন কোন অজ্ঞাত রহস্যলোকে। ঋষি জগদীশ !! সাধক জগদীশ !! সত্যদ্রষ্টা স্রষ্টা জগদীশ !!! তোমাকে প্রণাম করি।!





### প্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

### পঞ্চিদেশ অধ্যায় ঠাকুর বেটা--ডাকু।

—সেই যে অশাস্ত শুইয়া পড়িয়াছিল, তাহার সেই যুম যথন ভাঙ্গল, তথন বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। ক্লান্ত ও প্রান্ত দেহে এই বিশ্রামের অবসর ও স্থযোগ পাইয়া সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এথানে সে যেন নবজীবন লাভ করিয়াছিল।

সাঁওতালেরা অতিথিসংকার করিতে ভালবাসে। অশাস্ত ঘুম ভাঙ্গিলে আরও অনেকক্ষণ পর্যান্ত খুমের জড়ভার হাত হইতে মৃক্ত হইল না। কেমন যেন একটা নেশার মত ভাবে তাহাকে আছের করিয়া রাখিয়াছিল।—সে হাত মুথ ধুইয়া বেশ একটু স্কন্ত হইল, মনে হইল যেন সে তাহার পুর্কের সেই সাহস ও শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে।

সে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। গ্রামথানি ছোট একটি ডুংরি বা পাহাড়ের উপর। এই পাহাড়ের গায়ের ঢালু জমিতে সাঁওতালেরা চাষ-বাস করে। দূরে মাঠের পর মাঠ। মাঝ দিয়া লাল নাটির পথ। সে পথে লোকজন চলা ফেরা করে। ত্ব' একটা ঘোড়ার গাড়ী কিন্তু বেশীর ভাগই গৰুর গাড়ী ও মহিষের গাড়ী চলে।

শীতের বেলা। সূর্য্য নামিয়া যাইতেছে। বুদ্ধ সাঁওতালের নাম মঙ্গক।

মঙ্গক—দূর গাঁয়ে একটা হাট করিতে গিয়াছিল। সে সশাস্তকে কহিল—তুইত আর আমাদের থাবার থেতে পারবি না, তাই হাটে গিয়েছিলাম।—এথন উঠ, ডাল ভাত রেঁধে নে—তোদের বাবুদের থাবার তৈরী আমরা ত আর করতে পারবো না।—

অশাস্ত রান্না-বান্নার ধার বড় একটা ধারিত না। তার একবার ইচ্ছা হইয়াছিল, সে বলে বে তোদের রান্নাই খাব।—কিন্ত এইখানে তাহার স্বভাবজাত সংস্কার পাইয়া বসিল। সে কহিল সব ঠিক্ করে দাও।—

## W. Janes

#### পথে বিপথে শ্ৰীযোগেন্দ্ৰ নাথ গুপ

পৌষ, ১৩৪৪

—মঙ্গদ্ধ মেয়ে সব ব্যবস্থা করিয়া দিল। অশান্ত যেমন পারিল রায়া করিল।—সে থাওয়া দাওয়ায় পর স্বস্থ হইলে পর—ছোট আর একটি ঘরে তাহার জন্ম বিছানা দেওয়া হইল।—তথন সন্ধ্যা হইয়াছে। সাঁওতালেরা মাদল বাজাইয়া গান ধরিয়াছে। কিন্তু বৃদ্ধ মঙ্গক—অশান্তের কাছে আসিয়া কহিল—হাঁরে বাবু, —তুই এগানে কেমন করে এলি!—অশান্ত চুপ্ করিয়া রহিল। সে জীবনে এই প্রথম সাঁওতালদের দেখিল, এই ক্ষকায় বলিই জাতির হৃদ্যে যেমন সরলতাও সরস্তা আত্তে, সত্যে নিষ্ঠা আছে, তাহা সে জানিবেই বা কেমন করিয়া। তাই সে ভাবিতেছিল, ইহাদের বলিতে গিয়াসে কি আবার কোন বিপদে জড়াইয়া পড়িবে নাকি গ

- —বৃদ্ধ মঙ্গুক মাঝি,সহরে যাইত, বাদালীদের চিনিত, জার সেছিল এ গাঁয়ের সন্ধার, তাহাকে সকলেই মানিয়া চলিত।
  - —হাসিয়া কহিল—তুই ভয় করিস নে। বল কি হ'য়েছিল।
- অশান্ত তথন তাহার জীবনের সব কাহিণী এবং লিচ টিচুর অপহরণের কাহিণী—সন্মানীর কথা: সেথানে হইতে পলাইয়াই যে সে এখানে আসিয়াছে, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিল।
  - —বৃদ্ধ মঙ্গর গন্তীরভাবে সব কথা শুনিয়া কহিল—এই ৷—

তুই কিছু ভাবিস নি । আমি সব থবর নিচ্ছি। সে ডাকিল-গুলাঞ ।

অমনি একটি যুবক পাশের বাড়ী হইতে ছুটিয়া আসিল।

অশাস্ত তাহার বলিষ্ঠ দেহ দেখিয়া মুগ্ন হইল। যুবকের মাথায় লম্বা কালো চুল। ত্'হাতে বালা। পরণে ছোট একটি কাপড়।—হাতে একটি তীর ও ধরু!

মঙ্গক কহিল কোথা থেকে এলিরে গুলাঞ্চ।

শিকারে করতে গিমেছিলেম।

কি মারলি বলত ?

গুলন্ধ হাসিরা কহিল একটা তারুগ মারতে গিয়েছিলেম।

মৃদ্ধক গুলাঞ্চের পিঠ চাপড়াইয়া কহিল সাবাস! শোন গুলাঞ্জ—তোকে একটা কাজ করতে হবে। কাল তুই নীল কণ্ঠেশ্বরীর মন্দিরে যাবি।

কেন বলত সর্দার।

তথন মঙ্গক মাঝি, সাঁওতালি ভাষায় গুলাঞ্জের কাছে সব কথা কহিল।

গুলাঞ্চ কহিল—দর্দার আমি আজ তুপুর বেলা ঘোড়ার গাড়ীতে করে একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে নিয়ে দেখেছি। বাহার (ফুল) মত দেখতে। তারা বোধ হয় গাড়ী করে চলে গেল।—ই'টেশনের দিকে বেতে দেখলাম। ছেলেটা বড় কাঁদছিল দর্দার।

ভারত তথ্য মঞ্চল মাঝি অশান্তের সহিত গুলাঞ্জের পরিচয় করাইলা দিল। গুলাঞ্জ কহিল, আমি কাল তোকে ১৮৮ এনে দেব, ছেলেমেয়েদের কোথায় নিয়ে গেল। আর সন্ন্যাসীই বা কোথায় ? তুই নিশ্চিন্দি থাক।



সব সাঁওতাল তোর জন্মে প্রাণ দিবে। সন্দারের হুকুম, মঙ্গরু মাঝির হুকুম, দশ গাঁয়ের সাঁওতালেরা মেনে নিবে।

অশান্ত কহিল, আমি যে ভাই তোদের ভাষায় কথা বলতে পারি না।

গুলাঞ্জ কহিল, তুই বাঙ্গালা বলবি আমরা ব্যতে পারবো। সহর ত বেশী দূরে নয়।—রোজই বেসাতি করি।—

অশান্ত কহিল, কাছাকাছি ভাকঘর আছে ? গুলাঞ্জ ও মঙ্গুরু মাঝি এক সঙ্গে কহিল,—হঁ। ইটেসানের কাছে আছে। তুই কি চিঠি দিবি ?

311

বেশ, ডাকে দিয়ে আসব।—তোকে যেতে দোবনা, যতদিন না ঐ ছেলে-মেয়ে ত্'টোর থেঁ। করে আন্তে পারি।—তুই আল ঘুমো।

—পরের দিন সন্ধ্যার সময় গুলাঞ্জ আসিয়া কহিল—ওথানটায় কোন লোক নেই, ঠাকুর বেটা নেই। গুটা ত ডাকু। পালিয়েছে।

পরদিন অশান্ত বালিগঞ্জে ও প্রশান্তদের বাড়ীতে চিঠি দিল।

#### ষোড়শ অধ্যায় এই বুঝি লিফ—টিফ

পরদিন সকাল বেলা যাট সত্তরজন সাঁওতাল রণবেশে সজ্জিত হইল। তাহাদের কালো কুচ কুচে শরীর। সকলেরই বলিষ্ঠ দেহ হাডে মাসে জড়িত। মাথায় ঝাঁকড়া চল।

সাঁওতালের। তীর ধন্থ বল্লম হাতে করিয়া দলবদ্ধ ভাবে আসিয়া মঞ্চক মাঝির বাড়ীর অঙ্গনে উপস্থিত হইল।

গুলাঞ্জ ডাকিল—মাঝি!

মঙ্গক বাহিরে আসিল। তাহার হাতেও তীর ধন্ম, সেও রণবেশে সাজিয়াছে।—

মঙ্গরু অশান্তকে কহিল—চল ঠাকুর বেটার বাড়ী খুঁজে আসি।

অশান্তের দিকে চাহিয়া মঙ্গরু পুনরায় কহিল,তুই কিছু ভয় পাস্নে । মঙ্গরু সন্দার তীর ছুড়লে এখনও একটা বাঘকে ঘাওয়াল করতে পারে। ঠাকুর ডাকুটা—সাঁওতালদের গাঁরের কাছে থাকবে আর বাচ্চাদের মারবে সে হবে না। চল্—চল্—সব।

দলে দলে সাঁওতালের। সেই লাল মাটির পথ ধরিয়া চলিল। তাহাদের ব্রুত গমনের দক্ষণ পথের লাল ধুলি উড়িয়া চারিদিকটা লাল করিয়া ফেলিল।—অশাস্তকে তাহারা মাঝখানে করিয়া এই অভিযান করিয়ে তেছিল।—অশাস্তের কিন্তু কেমন যেন একটা শক্ষা বোধ হইয়াছিল। যদি আবার কোন বিপদ ঘটে!

ক্রমে নদী পার হইয়া ঘনবনশ্রেণীর মধ্যদিয়া আবার সেই মন্দিরের কাছে তাহারা আসিল। নৃতন দিনের নৃতন আলোর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকটা উজ্জল ও দীপ্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল। আলোর কাছে ভয় ভীডি

#### পদে বিশবে শ্রীবোগেন্ত নাথ গুপ্ত

পৌষ: ১৩৪৪

কিছুই থাকে না। তারপর আজ অশাস্ত যাহাদের সঙ্গীরূপে পাইয়াছিল, তাহারা ভয় কাহাকে বলে জানে না।
বনে বনে যাহাদের বাস, শিকার করিয়া যাহাদের থাল যোগাইতে হয়, তাহারা বন-বাদাড়, সাপ বাঘকে ভয়
পাইবে কেন 

শ মন্দিরের দরজা তেমনি থোলাভাবে পড়িয়া আছে। মহিষমদ্দিণীর রক্ত নেত্র তেমনি
আলিতেছে। কিন্তু জনপ্রণীরও সাড়া পাওয়া গেল না। পাথীরা অশ্রান্ত ভাকিয়া যাইতেছে, কাঠ-বিড়ালীরা
এ শাখায় ও শাখায় লাফালাফি করিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, কিন্তু সেই গভীর বনের মধ্যে যে কেহ আছে,
এইরূপ মনে হইল না।

তাহারা কেহ কেহ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেধানে কতকগুলি পোড়া কাঠ, ভন্ম মাত্র পড়িয়া আছে—ভয়ানক তুর্গন্ধ, কাহার সাধ্য প্রবেশ করে !

মান্দরের পেছনে আসিতেই অশাস্ত দেখিল, ঘন শালবনশ্রেণী এবং অক্সান্য নানা জাতীয় গাছ রহিয়াছে। সেই তরুপ্রেণীর ও লতা গুলোর ও শিলারাশির মধ্য দিয়া একটা এক পেয়ে পথ চলিয়াছে। মঙ্গরুও তাহারা দেখিতে পাইল, একটি জ্লাশয় জিল শায়টির দৈর্ঘ্য হইবে প্রায় পোয়া মাইল। চারি ধারে ভয়ানক জঙ্গল। জল কিন্তু বেশ পরিকার। প্রত্যেক পারেই বাঁধান ঘাট ছিল বলিয়া মনে হয়, এখন মাত্র তাহার চিহ্ন আছে। তাহারা যেখানে আসিয়াছিল, সেই পথ ধরিয়া আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিল—ছইটি তিনটি ছোট ডুংরি (ছোট পাহাড়) থাড়া হইয়া আছে। তাহার মধ্যে যেটি সকলের বড়, সেখানে মন্ত বড় একটা গুহা ব ক্ষেকেট পাথর চাকা দেওয়া। এই পাহাড় তিনটি তিনদিক দিয়া এমন ভাবে থাড়া হইয়া আছে,এবং পাহাড় তিনটির সমুবে ও পশ্চাতে এমন গভীর জঙ্গল, শিলা প্রস্তর স্থপীকৃত যে কাহার সাধ্য এমন একটি স্থান শুলিয়া বাহির করিতে পারে ?

তিনটি পাহাড় বেরাও করা স্থানটি বেশ সমতল। বালু ও কাঁকড়ে ভরা। কতকগুলি সেফালি গাছ বনের মত ঝোঁপের স্পষ্টি করিয়াছে। তলায় অজ্ঞ ফুল পড়িয়া আছে, গাছে ও ফুলের অভাব নাই। মঙ্গরু কহিল—পাথর সরা, জোয়ানেরা।

ক্ষেক্জন সাঁওতাল যুবক সন্ধারের আদেশে পাথর সরাইয়া ফেলিল। অশাস্ত কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, পাথর সরান মাত্র সে দেখিতে পাইল গুহার ভিতর দিয় একটা পথ যেন অনেকটা দূরে চলিয়া গিয়াছে।
—কি ভীষণ অন্ধকার!

গুলাঞ্জ কহিল, দর্দার, এ ত বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ! মঙ্গরু মাঝি কহিল, একদল বাইরে থাক্ । আর আমরা জিশজন ভিতরে চুকি । তোরা বাইরের থেকে, শিকার পেলে করিস্ কিন্তু ।—ইারে বাবু ! তুই হরিণের মাংস থাস্ ত ?

ष्यभाख शामिया कश्लि-शां, मधांत !

গুহার মুখটা প্রায় চার হাত চওড়া বইবে। খাড়াও তিন হাতের কম হইবে না। মঙ্গরু সকলের আবা গুহায় প্রবেশ করিল। অশাস্ত গুহার মুখে প্রবেশ করিতেই হঠাৎ হুঁচোট খাইল। সে কিসে এমন



#### পৌৰ, ১৩৪৪

ছঁচোট খাইল, তাহা মাটি হইতে তুলিয়া দেখিল একটা মাথার খুলি। তাহারা সারি বাঁধিয়া গুহার পানে চলিল। সামনের সাঁওতাল যুবকটিকে বলিতেই সে হাসিয়া কহিল—ফেলে দাও।

—তাহারা এই গুহা পথটিকে যেমন ভীষণ মনে করিয়াছিল, পথটি কিন্তু তেমন থারাপ নয়। বেশ পরিষ্কার। দেয়াল মস্ত্রণ। মাঝে মাঝে চুই একটা পাথরের ফাঁটল দিয়া সূর্য্যের আলো আসিয়া অন্ধকারের বিভীষিকাও অনেকটা দূর করিয়াছিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার। এই পথ অতিক্রম করিয়া আসিল।—হঠাৎ মঙ্গুরু সূদ্দার স্কলকে তাড়াতাড়ি আসিবার জন্য ইসার। করিল।

— অশান্ত গুহার বাহিরে আসিয়া দেখিল—এক অদ্ভুত দৃশ্য।—মন্ত বড় প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের চারি দিকে দেয়ালের মত খাড়া পাহাড়! সে পাহাড়ে গাছপালার চিহ্নাত্তও নাই। কালো—অমস্থ বড় বড় পাথরে পর্বতটি আরুত।

প্রাঙ্গণের মধ্যে একটি প্রস্তর নির্দ্মিত গৃহ। গৃহের মধ্যে—বাহিরের মহিষমদ্দিনী মূর্ত্তির অন্তর্মণ একটি ধাতুনির্দ্মিত মূর্ত্তি এ বেদীর উপর স্থাপিত। দেবীর চরণ তলে রাশি রাশি বিভ্রপত্ত পড়িয়া আছে।—ত। ছাড়া পাচটি ঘর। ঘরগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বাসোপযোগী। কতকগুলি মাটির হাঁড়ী বাসনকোসন, মনে হয় যেন এখানে লোকের বাস আছে।

—-এমন সময় অশাস্ত শুনিতে পাইল—কোথা হইতে যেন শিশুর কান্না, অতি ক্ষীণ কঠে শুনা যাইতেছে।—মঞ্চলও শুনিতে পাইয়াছিল। তাহারা দেখিল সব ঘরের দরজাই খোলা, কেবল একটি ঘরের দরজা বন্ধ। সেই ঘরের ভিতর হইতেই কান্নার শব্দ আসিতেছে!—দরজাটির ভিতর হইতে বন্ধ। এ ত বড় কম আশ্চর্য্যের কথা নহে।—সকলে কবাট ভাঙ্গিয়া তাহারা ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল—একটি শিশু সেখানে মৃতপ্রায় অবস্থায় পড়িয়া আছে!—

মঞ্চর তাহাকে কোলে করিয়া বাহিরে আনিল! স্থানর স্কুমার শিশুটি বাহিরের আলোতে চোধ মেলিতে পারিতেছিল না!—

মঙ্গক সর্দারের চোথে জল আসিল।—অশান্ত উন্নতের মত চীংকার করিয়া কহিল—সর্দার ! সর্দার আমার কাছে দাও! এই বৃঝি লিছ !—যাও নিশ্চয়ই টিছও এথানে আছে। সর্দার, সর্দার—যাও!

মঙ্গক আবার দেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

এদিকে অশান্ত বাহিরে চীৎকার করিতে লাগিল—লিমু! লিমু! টিমু! টিমু!

—বাহিরের পাহাড়ের গায়ে সে শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল—লিমু—টিমু—লিমু—টিমু!
বিশুটি মুতের মত অশান্তের বুকে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়াছিল।



#### বিদেশে বড়দিন

বড়দিন মানে কি সতাি বড় দিন ? আমরা জানি, যিশুখুপ্টের জন্ম উপলক্ষে যে উৎসব সেই উৎসবের ঋতুটির নাম বড়দিন। কিন্তু যিশুখুট্ট কবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সে ঠিক কোন্ দিন ? অনেক পূর্বে?—বছরের বছরকম দিন স্থির করে যিশুর সম্মানার্থ ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা হতাে। প্রথম প্রথম, পঞ্চাশ শতাকীর আগে তাে কেন্ট কেন্ট উড়িয়ে দিয়েছিলেন বাাপারটা—কার্থাৎ, কোন বিশেষ দিনই কেন্ট যিশুর জন্মদিন বলে মানতে চাচ্ছিলেন না। কেন্ট বলতেন ওটা গল্প, কেন্ট নিছক বাজে বলে সিদ্ধান্ত করেছিলেন। সতি্য সত্যি, পঞ্চম শতাকীর আগে কেই জানুয়ারী, ২কশে মান্ত, ২কশে ডিসেম্বর ইতাাদি অনেক রকম তারিথ যিশুর জন্মদিন বলে ক্যালেণ্ডারে লেখা থাকতাে—ফলে খুন্তমাস্ (a mass for christ) উৎসব সব দিনগুলোতেই হোত ৷ বাস্কবিক যিশুর জন্মের ও শৈশবের ভালাে রকম ইতিহাস আজ্বে পাওয়া যায়নি। আর এ নিয়ে কত গল্প কতে কাহিনী না তৈরী হয়েচে !

বহুদিন ধরে গবেষণার পর হিঞ্চোলিটাস্—"ড্যানিয়েল" থেকে কয়েক লাইন বার করে তার অর্থ করে বুঝিয়ে বললেন যে যিশু বেথলেম্-এ ২৫শে ডিসেম্বর জ্বাছিলেন—এই ঠিক দিন। এর পরে কয়েকটি প্রাচীন ক্যালেগুরে, ও ২৫শে ডিসেম্বর যিশুর জ্মাদিন বলে পাওয়া গেল। কিন্তু এতো গেল তাঁর শারীরিক জন্মকথা—তাঁর আধ্যাত্মিক জ্মের কথা, এর আগেও তিনি যে আবিন্তু ত হয়েছিলেন তার সম্বন্ধে, জোর্ডানে তারকালোক দেখার দিনপঞ্জী ইত্যাদি বিষয়ে আজও অনেক গল্প, অনেক তর্ক বিতর্ক আছে।

একটা মজার কথা এই—ক্রীশ্চান ধর্মের বহু আগেও ইংলণ্ডে ২৫শে ডিসেম্বর একটা উৎসবের দিন ছিল। ২৫শে ডিসেম্বরে তখন নতুন বছর স্থকু হোত। কিন্তু ঐ বিশেষ দিনটিতেই কেন নতুন বর্ষ স্থকু হোল ? টিউটন দেশগুলি ছাড়া আর কোথাও বড়দিনের উৎসব বা উপহার বলে কোন আসল ব্যাপার নেই।



যা হোক আমরা জেনেচি ২৫শে ডিসেম্বর যিশুর শুভ জন্মদিন আর তা থেকেই হয়েচে বড়দিনের মহোংসবের উৎপত্তি। আর, যে দেশেই তিনি জন্মাতেন না কেন, যে সময়েই তিনি জন্মাতেন না কেন—তিনি মহাপুরুষ হোতেন। পরের মঙ্গলের জন্ম তিনি নিজের মহৎ প্রাণ উৎস্বর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবিত কালে অল্প লোকেই তাঁকে চিনেছিল—তাঁর মৃত্যুও এক বড় মর্ম্মপ্রশী করুণ কাহিনী। তখন যদি লোকেরা জানতো তিনি কত বড়!

কিন্তু সে অনেকদিন হয়ে গিয়েচে। আজ সর্বদেশে তাঁর জন্মদিনে তাঁর সম্মানার্থ প্রার্থনা, সভাসমিতি ও উৎসব হয়। এই বড়দিনের সময় সমস্ত ইউরোপ, ইংলও, আমেরিকা ও অক্যান্ত দেশ উৎসব আনন্দে জেগে ওঠে। আমাদের যেমন পূজার ছুটির আনন্দ ওদেশে তেমনি বড়দিনের আনন্দ। ছোট ছেলেমেয়ে, কিশোর কিশোরীদের এ সময় ভারী ফুত্তি। সমস্ত পড়া থেকে তাদের ছুটি—স্কুলের ছুটি, পরীক্ষা নেই, কেউ তাদের পড়তে বলেন না। আনন্দে হৈ চৈ করে আসর মসগুল করে নিজেরা মেতে যায়।

ছেলেমেয়ের। সব এসময় ভারী মজার মজার উপহার পায়। তোমরা দেখেটো শুনেছো Christmas Tree, Christmas Cakes, Christmas Box, Christmas Crackers এ সবের কথা। সমস্ত দোকানপাট বড়দিনের উপহারের জিনিয় দিয়ে দোকানীরা স্থন্দর করে রাথে---আর সে সব ছেলেমেয়েদের খেলনা, পুতুলেই ভত্তি থাকে। সে যে কতরকম কত অন্তত বিচিত্র জিনিয় তার ঠিক নেই। আর তোমরা জানো তাদের ছেলেমেয়েদের উপহার দেওয়ার ইতিহাসটাও কত স্থুন্দর। তোমাদের যদি কেউ নাম না জানিয়ে চুপি চুপি থুব স্থুন্দর স্থুন্দর জিনিষ দিয়ে যান—তোমরা কত খুসী, কত আশ্চর্য্য হও—নয় কি ? উৎসবের পর পরমস্ত্রথে যথন ছোট ছেলেমেয়েরা বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে—সকালে উঠে দেখে তাদের বিছানার পাশে কে সব মজার মজার উপহার দিয়ে গিয়েচে। সে সময় তাদের মধ্যে যা হুলস্থুল পড়ে—! কে দিয়েচে ? স্যান্টা ব্লুস্ এর গল্প জানো তো ? না, না, তিনি সত্যিকারেরই এক ভারী মজার লোক ছিলেন। ছোট ছেলেমেয়েদের, বিশেষ করে গরীব ছেলেমেয়েদের তিনি খুব ভালবাসতেন। বডদিনের আগের রাত্রে উপহারগুলি নিয়ে এসে তিনি ঘুমস্ত শিশুর পাশে রেখে যেতেন। স্যাণ্টা ক্লস এক দয়ালু ডাচ্ বিশপ বা পাদ্রী ছিলেন। অথচ যিশুকে ভালবাসতেন বলে এক সময়ে তাঁকে জেলে যেতেও হয়েছিল। তিনি এমন চুপি চুপি আসতেন যে তাদের মা বাবাও জানতে পারতেন না। সেই থেকেই বড়দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের চুপি চুপি উপহার দেওয়ার পালা চলে আসচে। যিনি দেন—তিনি মা বাবা, বন্ধু বা আত্মীয়ই হউন— তিনি হয়ে যান Father Christmas. যিশু ছেলেমেয়েদের বড় ভালবাসতেন। তাই বড়দিন



.

যেন ছোট ছেলেমেয়েদরই কেবল উৎসবের দিন। মোজার ভেতর করে উপহার দেওয়ার গল্পও তোমরা জানো। দোকানপাটে দেখেচো অনেক রকম ছোট ছোট জিনিষ পোরা এই মোজাগুলি টাঙ্গানো থাকে। এগুলি Father Christmas এর কাছ থেকে পেয়ে ছেলেন্দ্রেদের খুব আনন্দ হয়। এই মোজাগুলির প্রথম ব্যবহার ডাচ্বা করেছিলেন।

বড়দিনের উৎসবে তোমরাঁ দেখেচো—রঙীন ছোট বড় গাছ করে তার পাতার ফাঁকে ফাঁকে লুকানো থাকে কত রকমের উপহার ঝোলান। রাত্রে এর মধ্যে নীল লাল আলো বালিয়ে দেওয়া হয়। ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করে এই মজার মজার উপহারগুলি গাছ থেকে পাড়তে থাকে। জার্মানরা প্রথম এই গাছের স্থন্দর কল্পনাটা করেছিলেন।

মিস্ল্টো বলে একরকম সাদা ফলওয়ালা সবৃদ্ধ গাছ দক্ষিণ ইংলণ্ডে জন্মায়। আমেরিকাতেও একরকম মিস্ল্টো জন্মায়। বড়দিনের সময় "মিস্ল্টো" করা নিয়ে অনেক হৈচৈ মজা করা হয়। ঘরে ঘরে মিস্ল্টো টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। আগেকার দিনে মিস্ল্টো গাছ কোথাও কোথাও পূজো করা হোত।

আগে আগে বারো দিন ধরে ক্রমান্বয়ে বড়দিনের উৎসব চলতো—অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ৫ই জান্মুয়ারী লম্বা ছুটি। তখন ছোট ছেলেমেয়েরা গান (carol) গেয়ে গেয়ে বাড়ী যেতো আর প্রত্যেক বাড়ী থেকে তারা কেক উপহার পেতো। বড়দিনের সময় ছেলেমেয়েদের গাইবার জন্ম কবিরা স্থন্দর স্থন্দর carols সৃষ্টি করেচেন। যিশু সম্বন্ধে যেমন এই এক ধরণের গান ছিল—

God rest you, merry gentlemen

Let nothing, you dismay,
For Jesus Christ our Savior

Was born on Christmas Day.

তখন সকলের ধারণা ছিল, (এখনও কোথাও কোথাও আছে) যে বড়দিনের সময় পশু পাখীরাও গান করতে, কথা বলতে পারে। যিশু তাদের কথা বলবার শক্তি দেন। এ সম্বন্ধে অনেক মন্ধার মন্ধার গল্প ও রূপকথা আছে। যাদের পোযা পশু পাখী থাকতো, তারা ভয়ে ভয়ে তাদের খুব আদর যত্ন করতো কোন ত্রুটি থাকলে যদি তারা যিশুকে বলে দেয়! সর্বনাশ! ভাহলে তাদের ভয়ানক শাস্তি পেতে হবে। বড়দিনের সময় সারা রাত চারিদিকে আলো জেলে রাখা হয়। যিশু যেদিন জন্মছিলেন সে রাত্রে যে অন্ধকার থাকতে পারে না। তাদের বিশ্বাস সে রাত্রে ভূত-পেত্নী কারো এসে উপজ্ব করবার উপায় নেই—শিশু যিশু সেদিন



পৌষ, ১৩৪৪

জনোচেন যে—। ছেলে মেয়ের। তাই মনের আনন্দে রাত্রে খুসীমত আনন্দ করে বেড়ায়। অক্য রাত্রের মত তাড়াতাড়ি মায়ের কোলে ভয়ে ভাবনায় ঘুমিয়ে পড়ে না। আক্রও অনেক দেশে ২৫শে ডিসেম্বর যিশুর জন্মদিনে সমস্ত ঘরে ঘরে, জানলায় জানলায় মোমবাতি ছালিয়ে রাখা হয়—ছোট্ট শিশু বিশুকে আলো দেখাবার জন্ম। আর লম্বা টেবিলে অনেক কেক সাজিয়ে রাখা থাকে যিশুর সঙ্গে যে পরীরা এসেচে তায়া যদি সে পথ দিয়ে আসে তাদের অভ্যর্থনা করার জন্ম। যিশু যেন ছোট্টদেরই—তারাই যেন তাঁকে সব চেয়ে ভালো করে চেনে। বড়দিনের উৎসব ও-দেশের ছোট ছেলে মেয়েদের তাই সব চেয়ে বড় উৎসব; তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দের দিন। আমাদের দেশে অনেকে, বিদেশেও অনেকে শিশু যিশুকে ও বালগোপাল শ্রীকুষ্ণকে একসঙ্গে মিলিয়ে দিয়েচেন।

এই রকমভাবে বহু শতাব্দী ধরে দেশে দেশে শিশু যিশুকে উৎসব আনন্দে আহ্বান করা হয়। আর সে বহুপ্রাচীন কাল থেকে—ইংলগু, ইউরোপ আমেরিকাতে বড়দিনের স্থুন্দর উৎসবটি চলে এসেচে। শিশু যিশু যেন প্রতিবার এই বড়দিনে জন্ম গ্রহণ করেন ও ছেলেমেয়ের। যিশুর সঙ্গে উৎসব আনন্দে আত্মহারা হয়। ওদেশে বড়দিন তাই কেবল বড়দের জন্ম নয় বড়দিন ছোটদের মস্ত দিন—মহোৎসবের সময়। এর জন্ম তারা দিন গুণতে থাকে—কবে তাদের স্কুলের ছুটি হবে বড়দিনের!





অমলবাবু নক্সার কাগজখানার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে অনেকক্ষণ ব'সে রইলেন। তারপর বললেন, "দেখুন জয়ন্ত বাবু, এখানা যে সেই মন্দিরের নক্সা, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। সেই চার-ঘাটওয়ালা পুক্র, তার কোণাকুনি রাস্তা, চারদিকে চারটি ছোট আর মাঝ খানে প্রধান মন্দির, এমন কি কালো পাথরের লম্বাটে বেদীটি পর্যান্ত মিলে যাচ্ছে কিন্তু কোন কোন জায়গায় অমিলও রয়েছে।"

জ্ঞয়ন্ত নক্সার উপরে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, "কি কি মিলছে না, আমাকে ভালো ক'রে• বৃঝিয়ে বলুন।"

- —"মন্দিরের ভিতরে, বেদীর সামনে সিঁ ড়ির মতন ওটা কি আঁকা রয়েছে ? আমার বেশ মনে আছে, মন্দিরের ভিতরে ও-রকম কিছুই আমাদের চোখে পড়ে নি।"
  - —"তারপর ?"
- —"পুক্রের পশ্চিম কোণে তিন কোণা ঐ কালো অংশটাই বা কি ? মন্দিরের বেদীর মাঝখানে একটি সাদা জায়গা আছে—ঐখানেই আমরা বৃদ্ধ মূর্ত্তি দেখেছিলুম। কিন্তু পুক্রের কোণেও কালোর মাঝখানে সাদা চিহ্ন আছে, তারও অর্থ বুঝতে পারছি না। পুক্রের ওখানে আমরা জন্ম ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।"
  - —"আর কোন,অমিল দেখতে পাচ্ছেন ?"
- —"না। তবে মন্দির থেকে পুকুরে আসবার পথের উপরে তিনটে তীর চিহ্ন রয়েছে কেন ?"

জয়ন্ত নক্সার দিকে চেয়ে খানিককণ ভেবে বললে, "আমার মাথায় কতকগুলো সন্দেহের উদয় হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো এখন প্রকাশ ক'রে লাভ নেই, কারণ সে-সব সন্দেহ অমূলক হ'তেও পারে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি যে অমিলের কথা বলছেন, তারই মধ্যে পদ্মরাগ-বুদ্ধের সমস্ত রহস্থ লুকিয়ে আছে।"

অমলবাবু বললেন, "জয়স্তবাবু, আমার আর একটা কথা মনে পড়ছে। ওন্ধারধামে যাবার আগে আমরা শ্রামদেশেও বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানে একটা জনপ্রবাদ শুনেছি। ৩-অঞ্চলে কোথায় নাকি এক মহা মূল্যবান বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, তা নাকি তুলর্ভ মণিমাণিক্য কেটে এক সঙ্গে জুড়ে গড়া! কিন্তু সে মূর্ত্তির ঠিকানা কেউ জানে না! অবশ্য এটা আমরা জনপ্রবাদ ব'লেই উড়িয়ে দিয়েছি, কারণ জনপ্রবাদ অসম্ভবকেই সম্ভব করতে চায়!"

মাণিক বললে, 'ভেবে দেখ জয়স্ত, পদারাগও হচ্ছে মহা মূল্যবান মণি! এই মণি দিয়ে যদি বৃদ্ধমূর্ত্তি গড়া হয়, তবে তার পদারাগ-বৃদ্ধ নাম হওয়া খুবই স্বাভাবিক!"

জয়ন্ত বললে, "সন্ন্যাসীও এমন পুরন্ধার দিতে চেয়েছিলেন, যার জত্যে পৃথিবীর যে কোন সম্রাট লালায়িত হ'তে প্যরেন!"

- "পল্লরাগ-বৃদ্ধ! আমাদের অনুমান যদি সতা হয়, তবে সে মূর্ত্তি সম্রাটের পক্ষেও লোভনীয় বটে !"

অমলবাবু মাথা নেড়ে হৈসে বললেন, "কিন্তু সেই মণিময় বুদ্ধ কোথায় লুকিয়ে আছেন, কেউ তা জানে না!"

জয়ন্ত বললে, "অমলবাবু, লোভের মহিমা দেখুন! মণিময় বুদ্ধের নাম শুনেই আমি পরম ভক্ত বৌদ্ধ হয়ে পডেছি!"

—"কিন্তু জয়ন্তবাবু, এটাও ভূলে যাবেন না যে, সারা মন্দির তন্ন ক'রে খুঁজেও আমরা চূণপাথরে গড়া বুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই পাই নি!

জয়স্ত উত্তেজিত কঠে বললে, "আপনিও ভূলে যাবেন না ষে, এই চূণপাথরে গড়া মূর্ত্তির মধ্যে আমরা পেয়েছি একটি চাবি আর নক্সা-আকা চাক্তি! বৃদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে এমন ছটো জিনিষ লুকিয়ে রাখবার কথা কে কবে শুনেছে? এত লুকোচুরির কারণ কি অত্যস্ত অসামান্ত নয়? সেই কারণটাই কি বৃঝিয়ে দিচ্ছে না যে আমরা কল্পনাতীত কোন স্থাদূর্ল ভ বস্তু লাভ করতে পারি? এই জন্মেই এমন একটি সাধারণ মূর্ত্তির লোভে কেউ নরহত্যা



করেছে, হয়তো আজ্ঞ আপনাকেও খুন করত! কিসের এই চাবি? চাবিটা যে-রকম বড়, তাতে মনে হচ্ছে, এর দ্বারা খুব বড় কুলুপই খোলা যায়! সে কুলুপ কোথায় লাগানো আছে? আপনার মতে, এই চাক্তির উপরে সেই ভাঙা মন্দিরের নক্সা আছে। কিন্তু নক্সার ঐ সিঁড়ির রহস্থটাই বা কি? ওরকম কোন সিঁড়ি আপনি দেখতে পান নি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই ও-সিঁড়ি কাল্লনিক নুয়—নক্সার সবটাই যখন মিলছে তখন ও-সিঁড়ি কাল্লনিক হ'তে পারে না, ওর অস্তিত্ব আছেই।"

অমলবারু দৃঢ় স্বরে বললেন, "না, ওর অস্তিত্ব নেই !"

জয়ন্তও দৃঢ় স্বরে বললে, "কিন্তু আমি যদি ওর অন্তিত্ব প্রমাণ করতে পারি ?"

- —"কেমন ক'রে গ"
- --- "ওঙ্কারধামে গিয়ে।"
- - —"বুদ্ধির যাছ-মন্ত্রে অমলবাবু, বুদ্ধির যাছমন্ত্রে!"

অমলবাবু আহত কণ্ঠে বললেন, "অদৃশ্য সিঁড়ি দেখতে পাইনি ব'লে আপনি কি আমাকে এক নম্বরের গাধা ব'লে মনে করেন ?"

জয়ন্ত ব্যস্ত ভাবে বললে, "না, না অমলবাবু, আপনকে বোকা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়! আমার বক্তবা হচ্ছে, পৃথিবীর বৃদ্ধিমান লোকরাও সকল ক্ষেত্রে সমান ভাবে বৃদ্ধিকে ব্যবহার করতে পারে না। ধরুন প্রাকৃত্রের কথা। ও বিভাগে আপনার ভুলনায় আমার বৃদ্ধি একেবারেই অকেজো। আবার, আমার বিভাগে আপনার মাথাও বেশী স্থবিধা ক'রে উঠতে পারবে ব'লে মনে হচ্ছে না। এই চাবি আর সোণার চাক্তির ব্যাপারটাই ভেবে দেখুন না! বৃদ্ধদেবের মূর্ত্তি আপনাদের কাছে এতদিন ধ'রে রয়েছে, তবু এমন হটো অদ্ভুত জিনিষ আপনার। আবিদ্ধার করতে পারেন নি! আর একটা প্রমাণ হাতে হাতেই দিতে পারি এখানে এসেই আমি যখন বারান্দায় গিয়েছিলুম, তখন কতকগুলো কাদা মাথা পায়ের দাগ চোথে প'ড়েছিল! এতক্ষণ সেগুলো পরীক্ষা করবার সময় পাই নি, এইবারে তাদের কাছে যাওয়া যাক। আসুন অমলবাবু, এস মাণিক!"

সকলে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। লম্বা বারান্দায় সারি সারি পায়ের দাগ রয়েছে তার অনেকগুলোই বেশ স্পষ্ট।



জয়ন্ত বললে, "এগুলো নিশ্চয়ই চোরের পায়ের দাগ! আচ্ছা অমলবাবু, এই দাগগুলো দেখে আপনার কি মনে হয় ?"

অমলবাবু সেগুলোর উপরে একবার চোথ বুলিয়ে বললেন, "কী আবার মনে হ'বে ? ওগুলো হচ্ছে চোরের পায়ের দাগ।"

জয়ন্ত হেঁট্ হয়ে প'ড়ে দাগগুলো তীক্ষ্ণ নেত্রে পরীক্ষ্ণা করতে করতে বললে, "আর কিছু মনে হয় না ?"

অমলবাব বললেন, "আমার মনে হয় দাগগুলো অতিরিক্ত বড়!...কিন্ত জয়ন্তবাবু, পায়ের দাগ নিয়ে অত বেশী মাথা ঘামাবার কি আছে? আসামী যথন পলাতক, তখন ঐ দাগগুলোর ভিতর থেকে তাকে তো আর গ্রেপ্তার করা যাবে না!"

কিন্তু সে কথা বোধ হয় জয়স্তের কাণে ঢুকল না। পকেট থেকে নস্থদানী বার ক'রে সে ঘন ঘন নস্থা নিতে লাগল, নীরবে!

তারপর সে বললে, "পৃথিবীতে যেদিন থেকে অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে, সেইদিন থেকেই যে-সব প্রমাণের জ্ঞারে অপরাধী ধরা পড়েছে তাদের মধ্যে পায়ের দাগই হচ্ছে প্রধান!"— একটু থেমে, হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে আবার বললে, "অমলবারু, আমি একটি লোকের চেহারার কথা বলব, তাকে আপনি চেনেন কি ? মাথায় সে খুব ঢাাঙা মাপ্লে সাতফুটও হ'তে পারে। তার দেহও রীতিমত হাষ্টপুষ্ট। তার গায়ে অস্থরের মতন জ্ঞার। সে ডানপাশে একটু বেশী হেলে প'ড়ে হাঁটে। আর—আর তার ডানপায়ের ক'ড়ে আঙ্ ল নেই!"

প্রথমে অমলবাবু হতভদের মতন ফ্যাল্-ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে রইলেন। তারপর তাঁর মৃথে-চোখে গভীর বিশ্বয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, "জয়স্তবাবু, আপনি চ্যান্কে চিনলেন কেমন ক'রে ?"

জয়স্ত ছই ভুরু কুঁচ্কে জিজ্ঞাসার স্বরে বললে, "চ্যান্ ?"

— "হাঁ।, হাঁ।, চ্যান্—ওঙ্কারধামে সে আমাদের কুলির সর্দার ছিল। সন্ন্যাসীর কথায় তাকে আর তার বন্ধু ইন্কে আমরা বিদায় ক'রে দিয়েছিলুম। আপনার মুখে এখনি অবিকল চ্যানেরই বর্ণনা শুনলুম, আর তাকে আপনি চেনেন না!"

জয়ন্ত আর এক টিপ্ নস্তা নিয়ে থুসিমুখে বললে, "না, চ্যান্কে আমি চিনি না! তাহ'লে চ্যানের দেহ হচ্ছে বেজায় ঢাঙা, জোয়ান আর মোটা সোটা ?"

- —"হাঁ। আর তার ডান পায়ের ক'ড়ে আঙ্গুল নেই।"
- —"উত্তম! মাণিক, কাল ভোরে উঠেই আগে আমাদের বন্ধু ইন্স্পেক্টার স্থল্পরবাবৃকে ফোন ক'রে সব কথা জানিও। চ্যানের নামে কালকেই যেন ওয়ারেন্ট বার করা হয়। কারণ



খুব সম্ভব স্থারেনবাবুকে সেইই খুন করেছে। আর আজকে চ্যান্ই যে অমলবাবুকে খুন করতে উন্নত হয়েছিল, তার প্রমাণ এ পদচিহ্ন!"

অমলবাবু অভিভূত ধ্বরে বললেন, "জয়স্তবাবু, কী বলছেন! চ্যান্ কি কলকাতায় আছে ?"

- —"পদচিহ্ন তো সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে!"
- —"পদচিহ্ন! অসম্ভব, পায়ের দাগে কি চেহারার বর্ণনা লেখা থাকে?"
- —"থাকে। এ বর্ণনা পড়তে পারে কেবল বিশেষ বৃদ্ধি! পায়ের দাগগুলো আর একবার ভালো ক'রে দেখুন, বর্ণনা পড়তে বেশী সময় লাগবে না। আপনিও তো দেখেছেন, পায়ের ছাপগুলো অতিরিক্ত বড়! সাধারণতঃ ছোট চেহারার পায়ের দাগ এত বড় হয় না। তারপর প্রত্যেক পদচিক্তের মাঝখানকার ব্যবধান লক্ষ্য ক'রে দেখুন। এই ব্যবধানের মাপ দেখেও আকৃতির দীর্ঘতা আন্দান্ধ করা যায়। বেঁটে লোকের চেয়ে ঢ্যাঙা লোকেরা বেশী তফাতে পাফেলে হাঁটে। দাগগুলো কি-রকম স্পষ্ট দেখেছেন ? হাল্কা দেহ বহন করে যে-সব পা, তাদের ছাপ্ আরো কম স্পষ্ট হ'ত। ডান পায়ের প্রত্যেক ছাপের ডানপাশটা বেশী চেপে মাটির উপরে পড়েছে; কারণ এগুলো যার পায়ের দাগ, সে ডানপাশে বেশী হেলে হাঁটে। তার ডান পায়ের ক'ড়ে আঙুল যে নেই, এ সত্য তো ছাপ্ দেখে বালকরাও ধরতে পারবে! আর তার গায়ের জাের তো আমরা সকলেই দেখেছি! সে আজ চােথের পলকে আপনার অত-বড় পালােয়ান দরায়ানকে কৃপােকাং ক'রে স'রে পড়েছে!....দেখছেন তো অমলবার, আমাকে বেশী বৃদ্ধি থরচ করতে হয়নি, আমি কেবল বৃদ্ধির যথা-ব্যবহার করেছি, সাধারণ লােকে যা করতে পারে না!"

অমলবাবু অফুট স্বরে বললেন, "কিন্তু চ্যান্ এসেছিল আমাকে খুন করতে! কোথায় কামোডিয়া, আর কোথায় কলকাতা! কি আশ্চর্য্য!"

— "এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই ! ওক্কারধামের সন্ধ্যাসী তো চ্যান্ আর ইন্ সম্বন্ধে আপনাদের আগেই সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন ! নিশ্চয়ই তিনি জানতেন যে, চ্যান্ আর ইন্ পদ্মরাগ-বৃদ্ধের সন্ধানে আছে ! পদ্মরাগ-বৃদ্ধের লাভ্ করতে হ'লে যে চ্ণপাধরে গড়া বৃদ্ধমূর্তিটিকে দরকার, চ্যান্কোনগতিকে সেটাও টের পেয়েছে । ঐ মূর্ত্তি এখন আপনার দখলে
ভাই শক্তর দৃষ্টি আপনার উপরেই পড়েছে ! এতক্ষণে সব রহস্য তো বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল !"

অমলবাবু সভয়ে বললেন, "আমি তো পদ্মরাগ-বুদ্ধ চাই না, তবে আমার প্রাণ নিয়ে এভ টানাটানি কেন ?"



্পৌষ, ১৩৪৪

জয়স্ত গন্তীর কঠে বললে, "কে বলে আপদি পদ্মরাগ-বৃদ্ধ চান না ? এক হপ্তার ভিতরেই গাপনার সঙ্গে আমরাও যে পদ্মরাগ-বৃদ্ধকে আনবার জন্তে ওন্ধারধামে যাত্রা করব !'

—"বলেন কি মশাই ? একটা জনপ্রবাদের পিছনে দৌড়ে অপঘাতে মারা পড়ব ? প্রারাগ-বৃদ্ধের মূল্য যদি লক্ষ-কোটি টাকাও হয়, তাহ'লেও ওর মধ্যে আমি নেই ! আপাতত কেবল চ্যানের সাংঘাতিক অনুগ্রহ থেকে আমাকে রক্ষা করুন, প্রতিদানে ঐ চাবি আর চাক্তি আপনাদের হাতে আমি সমর্পন করলুম। পদ্মরাগ-বৃদ্ধ পেলে সে মূর্ত্তি নিয়ে আপনারা যা-খুসি-তাই করতে পারেন, তার উপরে আমার আর একট্ও লোভ নেই।"

মাণিক বললে, "আচ্ছা, ও-সব কথা পরে হবে অখন। কিন্তু আপাততঃ এইটেই আমি বুঝতে পারছি না যে, বিদেশী লোক হয়েও চ্যান্ কি ক'রে অমলবাবুর বাড়ীর অন্ধিসন্ধির সব খবর রেখেছে ? সে কেমন ক'রে জানলে, অমলবাবুর ঘরের কোথায় বুদ্ধমূর্ত্তি আছে, আর গৃহকর্ত্তা নিজিত ? বুঝে দেখ জয়, চ্যান্ অন্ধকারেই ঘরে চুকে মৃত্তিটিকে অনায়াসে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল !"

জয়স্ত তাড়াতাড়ি মাণিকের পিঠ চাপড়ে থুসি কঠে বললে, "সাবাস মাণিক, সাবাস ! 
ভূমি থুব বড় প্রশ্ন তুলেছ, এ-কথা তো আমার মাথাতেও ঢোকে নি ? চ্যান্ এত হাঁড়ীর খবর 
বাখলে কি ক'বে ?

অমলবাবু বললেন, "আপনাদের কথা শুনে আর একটা কথা এখন আমার মনে পড়ছে। আজ কিছুদিন ধ'রে লক্ষ্য করছি, এই পাড়ায় চার পাঁচজন বন্ধী লোক প্রায় আনাগোনা করে। দেখলে মনে হয় যেন তারা এই পাড়ারই বাসিন্দা!"

জয়স্ত বললে, "তাই নাকি ? তাহ'লে তারা নিশ্চয়ই এই বাড়ীর উপরে পাহারা দেয় ! কিন্তু তারা ঘরের ভিতবকার খোঁজ রাখলে কেমন করে ?.....আচ্ছা অমলবাব্, পথের ওপাশে ঐ মস্ত বাড়ীখানায় কে থাকে বলতে পারেন ?"

- —"ওটা মেস-বাড়ীর মত। ওখানে দেশ বিদেশের লোক থাকে, কিন্তু তারা কেউ
- —"তাহ'লে ও বাড়ীর তিনতলার ঘর থেকে আপনার এই ঘরের ভিতরে নজর রাখা বিই সহজ্ব দেখছি! কে বলতে পারে এই মুহূর্ত্তেই ওখানে ব'সে কেউ আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে কিনা ?"

অমলবাবু চম্কে উঠলেন, মান মুখে বললেন, "বলেন কি ? আমি কি তবে শিয়রে শমন নিয়ে বাস করছি ?"



জয়ন্ত বললে, "আচ্ছা, একটা পরীক্ষা করা যাক্। আমরা হজনে আপনাকে নমস্বার ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই। আপনিও প্রতি-নমস্বার ক'রে ঘরের আলো নিবিয়ে দিন। যদি কোথাও শত্রু জেগে থাকে, সে মনে করবে আমরা বিদায় হয়েছি, আর আপনি আবার শুয়ে পড়েছেন। এই পরীক্ষার ফল কি হয়, দেখা যাক্।"

কথা-মত কাজ হ'ল। জয়স্ত ও মাণিক ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, ঘরের আলো নিবে গেল এবং তার পরেই রাস্তার দিক থেকে ভেসে এল একটা তীক্ষ্ণ বাঁশীর আভয়াজ।

জ্বয়ন্ত বললে, "যা ৬েবছি তাই! আমাদের উপরে কড়া পাহারা বসেছে! কেউ বোধ করে বাঁশীর সঙ্কেতে কাদের জানিয়ে দিলে যে, 'সবাই হুঁ সিয়ার হও, শক্ররা এখনি রাস্তায় বেরুবে!' ওরা কি আমাদেরও পথে আক্রমণ করতে চায় ? ওরা কি ও-বাড়ী থেকে দেখেছে যে, চাবি আর চাক্তি আমার পকেটে ঢ়কেছে ? আচ্ছা, এস! আর একবার অন্ধকারে অমলবাবুর ঘরে ঢোকা যাক!"

জয়ন্ত আন্তে আন্তে বারান্দার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তথন বৃষ্টির প্রবল ঝোঁকটা কেটে গেছে বটে, কিন্তু জল তথনো ঝির্-ঝির্ ক'রে ঝরছিল, রাস্তা দিয়ে তথনো হাঁট্-ভোর জলের ধারা কল্-কল্ ক'রে ছুটছিল এবং শেষ-রাতের আকাশের বুকে পুরু মেঘের কালো পর্দা ছিঁড়ে তথনো থেকে থেকে বিহ্যুতের অগ্নি-অক্ষরগুলো ঝক্মক্ ক'রে ছ'লে ছ'লে উঠছিল। সেই মুহূর্ত্তেই আবার বিহ্যুৎ ফুটল এবং জয়ন্ত স্পষ্ট দেখলে, ওপাশের বাড়ীর তিন-তালার বারান্দা থেকে একটা মৃত্তি রেলিংয়ের উপরে সাগ্রহে ঝুঁকে প'ড়ে নীচের পথের দিকে তাকিয়ে আছে!

ক্ষণিক আলোতে তাকে ভালো ক'রে দেখা গেল না—কিন্তু কে সে ? চ্যান, না আর কেউ ?

ক্রম**শ**ঃ





আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কথা কাগজ পত্রে অনেক কিছুই লেখা হোল, রংমশালে আমাদের প্রবিণীয় বিভাগে এর জীবনী ভোমরা পাবে। কিন্তু এতো বলে লিখেও—আচার্য্য জগদীশ সদক্ষে আমরা যেন সব জানতে বা জানাতে পারচি না। তাঁর আবিষ্কারের কথা এত বিশ্বদ, তার বৈজ্ঞানিক অভিযানের বিষয়গুলি এত আশ্চর্য্য যে সমস্ত তাঁর গুণাবলী লেখা এক অসম্ভব লাপার। তিনি পৃথিবীর অস্ততম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ছিলেন—তাঁর 'বস্থু বিজ্ঞান মন্দির' ভারতবর্ষ্ তথা পৃথিবীতে এক মস্ত দান। সত্যপ্রয়াসা দরদী মন ছিল তাঁর। মৃক গাছ-পালার পরিচর্যারে ভার তিনি নিয়েছিলেন, তাদের তিনি দিয়েচেন নতুন জীবন। ছোট ফুল, ছোট ছোট লতাপাতা—এদের যে সত্যিকারের বোধশক্তি আছে তা তিনি দেথিয়েছেন এবং এই সত্যানুসন্ধানে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেচেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উদ্দেশে বলেচেন যে তিনি যাতে নিছক কল্পনা থেয়াল দিয়েছেন, জগদীশ তাতে দিয়েচেন সত্য। তিনি শুধু বৈজ্ঞানিক ছিলেন না—তিনি ভারতের বৈশিষ্টে প্রকৃত দার্শনিক ছিলেন। তোমাদের সঙ্গে আমরা তাঁকে প্রণতি জানাই।

সাদা বাঘের কথা আমরা রংমশালে কয়েকমাস আগে বলেছিলাম। গিধাউর এর মহারাজা গিধাউ'র জঙ্গলে এক সাদা বাঘ মেরে কলকাতার মিউজিয়মে উপহার দিয়েচেন। তোমরা এ সাদা বাঘটি মিউজিয়মে গিয়ে কেউ কেউ দেখে এসে থাকবে। সাদা বাঘ ভারতবর্ষে, ভারতবর্ষে কেন—সমস্ত পৃথিবীতে থুব কমই আছে। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত, যা শোনা যায়, কেবল উড়িয়া, বিলাসপুর, সোহাগপুর ও মধ্যপ্রদেশ—এই দেশগুলির জঙ্গলে সাদা বাঘ দেখা গিয়েচে। আমরা বলেছিলাম-এই "এালবিনো" বা সাদা বাঘ-এর রং তার নিজের জাতের রং নয়। সাধারণতঃ বাঘের গায়ের লাল্চে বা হলদে ভাগ কম হলে বা একেবারে না জন্মালে তার রং সাদা বা মাখন রং-এর হয়ে যায়। কলকাতা মিউজিয়মে যে সাদা বাঘটাকে দেখেচো এরও হয়েছিল তাই—আর এই সাদা হওয়ার দক্ষণ তার গায়ের বাদামী লম্বা লম্বা দাগগুলো এরূপ স্পষ্ট ফুটে উঠেচে। এই রং-এর পরিবর্ত্তনে বাঘের একটা ঘোর রংও হয়ে থাকে—কালো বাঘও দেখা গিয়েচে কোন কোন জঙ্গলে।



পৌষ, ১৩৪৪

আমরা কয়েকমাস আগে থেকে শুনে আসচি যে হিমালয়ে বরফের ওপর এক রকম অত্বত পায়ের ছাপ দেখতে পাওয়া গিয়েচে এবং সে যে কার পায়ের দাগ সে নাকি এক রহস্তজনক ব্যাপার। তিব্বত ও হিমালয়ের লোকদের একটা আশ্চর্যা বিশ্বাস আছে যে হিমালয়ে প্রকাশু মায়ুষ-রাক্ষসের। বাস করে—তিব্বতীরা তাদের বলে—"মিরকা" বা "মি-গো" যার ইংরিজী মানে "Abominable Snowmen"। মিঃ স্মাইথ তদস্ত করে এ বিষয় সমাধান করে দিয়েচেন। মিঃ স্মাইথ এক বিখ্যাত এক্সয়োরার, হিমালয় অভিযানে তিনি তার দল নিয়ে বহু উচ্চে উঠতে পেরেছিলেন। তিনি বলেচেন এই পায়ের ছাপ আসলে বার তের ইঞ্চি লম্বাও ইঞ্চি ছয়েক চওড়া, কিন্তু সুর্যোর তাপে বরফ গলাতে এই পায়ের ছাপগুলো বড় দেখায়। এত বড় দেখায় যে মনে হয় এ দাগগুলো বুঝি কোন হাতির বাচচার হবে। মিঃ স্মাইথ এই পায়ের ছাপগুলোর অনেক রকম মাপ জোপ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের দেখান। তাঁরা বহু পরীক্ষা করে বলেন—এ পায়ের ছাপ হচ্চে একরকম ভাল্লুকের—এই বিশেষ ভাল্লুকগুলি পশ্চিম ও পূর্ববহিমালয়ে বাস করে ও সেথানকার অতি প্রাচীন অধিবাসী।

হিমালয়ে আবার একটা বড় রকম অভিযানের তোড় জোড় হচ্চে এবং আবার মিঃ স্মাইথ বা মিঃ সিপটন—একজন হবেন অভিযানটির নেতা। সকল রকম আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সঙ্গে নেওয়া হবে কিন্তু লোকসংখ্যা কম করে ফেলা হবে, তার কারণ, ছোটদল সহজে ও স্থবিধেমত চলাফের। করতে পারে। এ দলটি পরের বছর গোড়াতেই ইংলগু থেকে ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করবে এবং বর্ষা সুরু হবার আগেই হিমালয় চড়াই করবে। দেখা যাক এবার এ অভিযানের কলাফল কি হয়।

আজকাল তুর্ঘটনার পালা যেন ক্রমশঃ পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্চে এবং শুধু ডেঙ্গায় নয়, জলেও, আকাশেও। ইম্পিরীয়েল এয়ারওয়েসদের ফ্রাইং বোট Cygnus গত ২রা ডিসেম্বর করাচী ছেড়ে পরে বৃন্দিসি পৌছে—বৃন্দিসিতে জল থেকে ঠিক ওড়বার আগেই এক ভীষণ ঝড়ের মুখে পড়ে যায়—এটা এতে। আকস্মিক হয় যে Cygnus তার balance হারিয়ে ফেলে, ফলে ঘুরে পড়ে জলেতেই ভীষণ জোরে আছড়ে পড়ে এবং তার সামনের ও পেছনের দিকটা ভেঙ্গে চূরমার হয়ে যায়। অনেক যাত্রী এই ভীষণ সংঘর্ষণে তৎক্ষণাৎ মারা পড়ে—কারুর কারুরে এতে। আঘাত লেগেচে যে তাদের অবস্থা বেশ সঙ্গীন। একজন ভারতীয় পাইলট মিঃ শর্মা এই বোটে ছিলেন, তাঁর অবস্থাও আশাজনক নয়। এই বোটে ৩০শে নমেম্বরের কলকাতার ডাক ছিল।



পৌষ, ১৩৪৪

জাপানীরা নাকি শীঘ্রই কলকাতা আক্রমণ করতে আসচে! তারা চুপি চুপি এরোপ্লেনে এসে ওপর থেকে কলকাতার ওপর নাকি বোমা ফেলবে। ব্যাপার বড় স্থ্বিধে মনে হচেচ না। যেরকম যুদ্ধের স্থচনা হচেচ ও-সব দেশে তাতে কিছু আশ্চর্য্য হবার নেই। ধন ধান্তে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বস্থন্ধরার দিকে চেয়ে স্বার লোভ। তাহলে ইংলগুকে এবার যুদ্ধে নামতে হোল। তার মানে সমস্ত পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধ। কিন্তু আপাততঃ জাপানী প্লেন বোমা ছাড়তে ফুরু করলে কলকাতায় আমাদের মতো ভালোমান্ত্রবদের কি দশা হবে! ও-দেশে তো বড় বড় সহরে মাটির নিচে ঘর দোর তৈরী হয়েচে। কলকাতায় সে রকম তো কিছু দেখচি না, তবে আমরা যাই কোথা? আমরা কি ছাতে উঠে তথন বাজি দেখবো? করাচীতে শোনা যাচেচ গোস-প্রফ ঘর ও ছাত তৈরী হচেচ। তারপর বিপদ টের পেলে মিলিটারীরা বিগল্ ও সাইরেন বাজিয়ে থবর চারিদিকে রাষ্ট্র করে দেবে যাতে তথনই লোকেরা গাাস ও বোদ্ধ প্রফ ঘরে পালাতে পারবে। শীঘ্রই ভারতবর্ষে নাকি গাাস-মুখোস বিক্রী হবে—তার দামও নাকি কি হয়েচে তের টাকা করে—যার গরীব তারা কি করবে? ঘাট আনা, চার আনা করে গাাস মুখোস বিক্রী না করলে কি হবে। আর এক মজার ব্যাপার শোনা যাচেচ যে এই গ্যাস মুখোস পরলে নাকি হাঁপানি সেরে যায় বিলেতের গ্যাস-মুখোস ব্যবসারীরা এই সুযোগে বেশ তপ্রসা লাভ করবে।

বড়দিনের ছুটিতে কলকাতার আকর্ষণ খুব বেশী ও সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচে খেলাবলো। বেশ শীত পড়েচে কাজেই রোদ্ধরে বসে খেলা দেখতে বা খেলাধূলো করতে খুব মজালাগে। ক্রীকেটের ধুম তো পড়েই আছে। তারপর বড়দিনের মধ্যেই লর্ড টেনিসনের দল এসে আশা করা যাচেচ ক্রীকেটেব আসর জমাবেন। যাদের টেনিস খেলা ভাল লাগে তাদের মস্ত খোরাকের বন্দোবস্ত হয়েচে। বিখ্যাত টিলডেনের দল ভারতবর্ষে এসেছেন এবং ডিসেম্বরের শেষে তাঁরাও কলকাতার সাউথ ক্লাবে খেলা আরম্ভ করবেন। তাছাড়া ভারতীয় টেনিস প্রতিযোগিতা তো স্কুক হয়েচেই। আর হবে পোলো খেলা ময়দানে এবং কয়েকজন নামকরা পোলো খেলোয়াড়কে দেখা যাবে। এসব তো আছেই আর আছে ঘোড়দৌড়, কুকুর-দৌড় (Greyhound Racing) এসব খেলার মেলাও বসে যাবে। কুকুর-দৌড় কলকাতায় এই প্রথম। সাঁতারের প্রদর্শনীর কথা আমরা বলেচি—মিস ম্যান্সফিল্ড ও ডেসজ্জিনস হেত্য়ার জলে তাদের কলা কৌশল দেখাচেন। তারপর, সার্কাস সিনেমা নাচ গান এ সবেরও মস্ত আয়োজন হবে। কিন্তু আমাদের তো মনে হয় দলবেঁধে মিষ্টি রোদ্ধুরে বসে কলকাতার মাঠে পার্কে খেলাধূলো করা বা দেখাই বড়দিনের সবচেয়ে বড় আননন্দ।



## প্রীপ্পেঘেন্দ্র ঘিত্র

সমর নিজের বুকের কাঁপুনি যেন শুনতে আছে। ছেলেবেলা প্রথম বায়স্কোপ দেখতে গিয়ে যেমন হয়েছিল এ যেন অনেকটা তাই। সমস্ত দেহ মন অধীর উৎস্ক হয়ে আছে। সামনে সেদিন রহস্তময় সাদা পর্দা টাঙ্গান ছিল। কি তাতে দেখা দেবে, কি অপরপ বিশ্বয়—কিছুই জানা নেই। নিঃখাস বন্ধ করে সেদিনকার মত আজ্ঞ সমর অপেক্ষা করে রইল।

মেঘের শেষ পদ্দা সরে গেল। হাউই জাহাজ ধীরে ধীরে নামছে—কোথায়।

এখনো ত কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। ওই বিশাল অসীম যে কালো রঙের ছোপ দেখা যাচ্ছে—ওই কি বৃধের সমুদ্র! আর ওই মেটে সবুজ—ওকি বুধের অরণ্যের রঙ!

ভাহলে বুধেও অরণ্য আছে ! নিস্পাণ মরুভূমি বুধ নয় !

কিন্তু অরণ্যের একি রপ! হাউই জাহাজ নেমে যাওয়ার সঙ্গে সম্প্রের বিশ্বয় বাড়ছে। পৃথিবীর কোন জন্মলের সঙ্গে এর তুলনাই হয় না। একি সত্যিই জন্মল না আর কিছু প

সমর দূরবীণটা আরো ভালো করে ফোকাস করতে যাচ্ছে এমন সময় স্টাইন ডাকলে—সমর শীগ্ গীর শোন।

সমর দূরবীণ ছেড়ে কাছে যেতেই ষ্টাইন উত্তেজিত ভাবে বল্লে এই লিভারটা চেপে ধরে থাক। ত্রেকে একটু গলদ আছে মনে হচ্ছে। জাহাজ এবার থুব সাবধানে চালিয়ে নামাতে হবে। কোন রকমে সমুদ্রে পড়লেই সর্বানা !



পৌষ, ১৩৪৪

ষ্টাইন এবার নিজে দূরবীণের ভেতর দিয়ে বৃধের চেহারা দেখতে দেখতে জাহাজ চালাতে লাগল।

কিছুই সমর আর দেখতে পাচ্ছে না বলে উদ্বেগ তার আরো বেশী। জাহাজের ব্রেকে গলদ আছে বলছে দীইন। এতদূর এসেও কি তারা সত্যিই আছড়ে পড়বে বৃধের গায়ে!—ছুবে যাবে বৃধের কালীর ত কালো সমুদ্রে বৃধের রহস্যভেদ কি আর মাহুযের দ্বারা সম্ভব হবে না!

কিছুই বলা যায় না। ব্রেকের দিভার সমর প্রাণপণে চেপে আছে। নিভার ঠেনে রাখতে যে জার নাগছে তাতে বোঝা যাচ্ছে জাহাজের পতন থামাবার জন্মে হাউই বাঞ্চদের যে নলগুলি আছে সেগুলি ঠিক কাজ করছে না। কোথায় তারা পৌছেছে, চোখে দেখতে পেলে সমর যেন আর একটু সাত্মনা পেত! হাউই জাহাজ যদি ধ্বংসই হয় তবু বুধের চেহার। আর একটু ভাল করে দেখে মরতে পারত।

কিন্তু উপায় কি ? ব্রেকের দোষে হাউই-নল থেকে বারুদের বিক্ষোরণ এক এক সময়ে থেমে যাচ্ছে।
পরের মূহর্ত্তেই অত্যন্ত জোরে নল থেকে আগুণ বেরোচেছে। সমস্ত জাহাজ তাইতে কেঁপে ওটার সঙ্গে সমরের মনে হচ্ছে এখনি বৃঝি সব শেষ হয়ে যাবে। এই শদ্ধ জাহাজের খোলে ইত্রের মত বদ্ধ হয়ে মরতে হবে তাদের।

হটাৎ ষ্টাইন চীৎকার করে উঠল। ব্রেকের লিভারটা সমরকে সবলে ছিটকে ফেলে তথন সোজা হয়ে

হাউই জাহাজ বিদ্যাৎ বেগে পড়ছে সমর টের পাচ্ছে। বুকের ভেতর একটা অস্তৃত অমুভৃতি, বুকটা একেবারে থালি হয়ে যাচ্ছে যেন। গভীর কয়লার থনিতে লোহার থাঁচা দিয়ে সবেগে নামবার সময় যে রকম মনে হয় এ অমুভূতি তার চেয়েও নিদারুণ।

সমর সব ব্ঝতে পারছে তবু লিভারটা আবার ঠেলে ধরবার তার সামর্থ্য নেই। স্টাইন দ্রবীন ছেড়ে ছুটে আসছে সমর টের পাছে। তবু একটি হাত তুলতেও যেন সে ভুলে গেছে।

স্টাইন লিভারটা ধরবার পর তার হঁস হল যেন। প্রাণপণে তৃজনে এবার লিভারটা চাপাবার চেষ্টা করলে।

কিন্তু আর সময় আছে কি ? জাহাজ একেবারে মাটির ওপর এসে পড়েছে। ব্রেক এখন কাজ করলেও তার বেগ আর রোধা যাবেনা।

এই তারা আছড়ে পড়ল বলে।

কিন্তু একি । জাহাজ চুরমার হওয়ার জলোই তার। অপেক্ষা করছিল, তার বদলে প্রথমে শুধু একটা পাকুনি টের পাওয়া গেল, তাও এমন কিছু প্রবল নয়। তারপর অত্যস্ত নরম মখমলের কোন গদির ওপর জাহাজটা ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে মনে হল।

তারা কি তাহলে সমুদ্রের ওপরেই পড়েছে, ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে বুধেব কালো জলে ?

না, তাহলে জলের সজে প্রথম ধাকাটা অমন আত্তেহত না। তাছাড়া এই ত হাউই জাহাজ থেমে গেছে।

### পৃথিৰী হাড়িৰে শ্ৰীপ্ৰেমেন্দ্ৰ যিত্ৰ



দ্টাইন চীৎকার করে উঠল আনন্দে—আমরা নেমেছি, বুধের ওপর নেমেছি!

সমর দৌড়ে বাছিল পেছনের পাক। জানলার প্লেট সরিয়ে বৃধের চেহারা দেথবার জন্মে। স্টাইন তাকে বাধা দিয়ে বল্লে—দাঁড়াও, ব্যস্ত হোয়ে। না। এখন আমাদের অত্যস্ত সাবধান হতে হবে। বৃধ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই জানা নেই।

এ সময়ে স্টাইনের এতটা সাবধানতা যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল সমরের। তার কি তথন তর সয়! কন্টোল বোর্ডের পাশের একটা বান্ধ খুলে, স্টাইন যে ছটি পোষাক বার করলে তা দেখে ত সমর অবাক! অনেকটা ডুবুরির পোষাকের মত সেগুলি দেখতে শুধু মাথার ঢাকনাটা আর একটু ছোট। ঢটি পিশুলের মত অন্ধুও স্টাইন সেই সঙ্গে বার করে স্টাইন বল্লে—আগে এই পোষাক পরে নাও!

—কেন প সমর অবাক হয়ে জিজ্ঞাস। করলে।

কেন! যাতে নিশ্বাদ বন্ধ হয়ে নামরতে হয় সেই জল্ঞে। কে জানে বুধ গ্রহের বাতাদ কেমন ? পৃথিবীর হাওয়ার দক্ষে তার কিছু গ্রমিল থাকলেই ত আমাদের মৃত্যু। এই পোষাকগুলি যুদ্ধের সময়কার গ্যাস মুথোসের মত করে তৈরী। বাইরের বাতাদ যেমনই হোক না, এর ভেতর আমাদের নিশ্বাদ নেবার উপযুক্ত ২৪ ঘন্টার হাওয়া জোগাবার ব্যবস্থা আছে।

কিন্তু আমরা ত এখনি বাইরে বেরোচ্ছি না। কাচের জানলা দিয়ে শুধু একটু দেখবো।

তর্বিপদ আছে! আমাদের জাহাজ তেমন কোন ধাকা খায়নি বটে তব্ যেটুকু ঝাঁকানি তার লেগেছে তাতে কোথাও কোন ফুটো হওয়া আশ্চর্য্য নয়, সে ফুটো দিয়ে বাইরের বাতাস এসে ভেতরের হাওয়া বিষাক্ত করে দিতে পারে। স্ক্রাং কি হয়েছে না হয়েছে জানবার আগে থাকতেই সাবধান হওয়া উচিত। বেশী বকবার সময় নেই। ভূমি আগে পরে ত নাও।

অগত্যা কৌতৃহল দমন করে সেই বিদ্যুটে পোষাকই সমরকে আগে পরতে হল। নিজের চেহার। দেখবার মত আয়না অবশ্য সেখানে ছিল না, কিন্তু সে পোষাকে ষ্টাইনের মৃষ্টি দেখেই সে ব্রতে পারলে কি অন্তুত কিমাকার রূপ তাদের হয়েছে ! বুধগ্রহে কি প্রাণী আছে বলা যায় না, কিন্তু চেহারার ভীষণতায় তার। বোধহয় তাদের হারাতে পারবে না।

বিদ্যুটে পোষাকের কল কৌশল বড় কম নয়। রবারের সঙ্গে আর কিসের খাদ মিশিয়ে সেগুলি এমন ভাবে তৈরী যে বাইরের হাওয়া দ্রের কথা কোন তীক্ষ্ণ অন্তের পক্ষেও তা ভেদ করা শক্ত। এত মজনুত হওয়া সন্তেও পোষাকগুলি তেমন কিছু ভারী নয়। তার ভেতরে হাওয়া তৈরীর ক্ষ্ণে যন্ত্র ত আছেই তাছাড়া পরস্পরের কথা যাতে পোষাকের আবরণের ভেতর দিয়েও শোনা যায় সেজ্জন্তে তু'কোণের কাছে তুটি করে জোরালো শক্ষর যন্ত্র বসান। মাথার মুখোসে দেখবার জন্তে যে কাচের তুটি ঢাকনি আছে তারও বিশেষও টাইন সমরকে বুঝিয়ে দিলে। ইচ্ছে করলে তার একটি পাঁচি বাইরে থেকে ঘুরিয়ে সেটিকে দ্রবীণের কাছে লাগান যায়!



সেই পোষাক পরে ও পি**ন্তল ছটি নিয়ে ছই কিন্ত ত কিমাকার** এবার পাশ জানালার দিকে অগ্রসর হল।

জানালার প্লেট শরানর সময় ষ্টাইনের হাতও বৃঝি কাঁপছিল কি তাদের চোখে পড়বে এবার ্ক জানে।

জানলার প্রেট সরে গোল। সামনে বৃধগ্রহের দৃশ্য, তাদের এতদিনের স্বপ্ন, মাহুষের কত যুগের সাধ এবার পূর্ণ।

থানিক কারুর মুথেই কথা নেই—। কি কথা ভারা বলবে ! বৃধগ্রহ একেবারে অম্ভূত আজগুবি কোন দুখা তাদের সামনে মেলে ধরেনি সত্যি, তবু কেমন করে সে দুখা যেন তাদের বন্দনাকে হার মানিয়েছে।

তাদের জাহাজ কেন যে চূরমার হয়ে যায়নি আছাড় থেয়ে তা সমর এবার বুঝতে পারলে। ছোট পাহাড়ের মত উটু টিবির ওপর বিংটি কোন অন্তুত জাতের ঘন ঘেঁস ঘেঁস গাছের জঙ্গল থেংলে তাদের জাহাজ পাছেছে। সেই গাছগুলি গদির কাজ করাতেই তাহাদের জাহাজ চোটু থায় নি।

চিপির উপরে থাকার দক্ষণ জাহাজের জানলা থেকে বছদ্র পশ্যন্ত দেখা যাচছে। যে দিকে দৃষ্টি যায়ু গ্রন্থতল বালির ওপর সেই বিশাল বিরাট অন্তুত সব গাছের অরণ্য। বৃধের এখন দিন, কিন্তু ওপরের ঘন সেঘের আবরণ ভেদ করে যে সামান্ত আলো চুইয়ে এসেছে তাতে চারিদিকে সন্ধ্যার মত কেমন একটা আদ শক্ষকার থম থমে ভাব। অন্তুত অরণ্য তাতে আরো রহস্তময় হয়ে উঠেছে! যতদূর বোঝা যায় বৃধে এর বেশী আলো বড় একটা কোন সময়েই হয় না। মেঘের আবরণ তার ওপর থেকে নড়ে না বল্লেই হয়।

এই আবছা আলোর গ্রহে, অজানা রহস্তময় অরণ্যে কোন জীবের বাস আছে কি ? থাকাই স্বাভাবিক খবস্তা ! কিন্তু কি তাদের রূপ !

সমর সাগ্রহে তথনই জাহাজ ছেড়ে বেরুতে চায়।

ষ্টাইন তাকে থামিয়ে বল্লে—"দাঁড়াও জাহাজটা কোথাও জখম হয়েচে কিনা আগে ভালো করে খোঁজ নিয়ে তবে বেরুব। বেরুবার সময় ত আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না, এখন কত মাস—এমন কি কত বংসর এই গ্রহে আমাদের থাকতে হবে কে জানে!"

ক্রমশঃ





## রংমশালের পাটক পাটিকা ভাইবোন,

যাক্ পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে—কেমন ? তোমরা নিশ্চয় হাঁফ চেড়ে বেঁচেছ। কিন্তা এরই মধ্যে ক্লাস প্রোমোশনের কথা ভেবে নতুন বইএর স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছ। নতুন বইএর স্বপ্ন সত্যি ভারী মধুর নয়। ঝকঝকে বইগুলো যখন প্রথম কেনা হয়—তখন তার পাতাগুলো ওল্টাতে কি মজাই লাগে। বইগুলোর আদরই তখন কত,—মলাট দিয়ে যত্ন করে বাঁধান, ময়লা যাতে না হয়, ছিড়ে না যায় তেমনি সাবধান হয়ে নাড়াচাড়া!—তারপর ছদিন বাদে বইগুলো কেমন করে যে পুরোণ হয়ে যায় কে জানে! স্কুলের পড়ার একঘেয়েমির ভেতর দিয়ে তাদের অর্দ্ধেক রহস্থ যায় হারিয়ে তাদের সরস্তা যায় শুথিয়ে! কেন এমন হয়!

শুধু কি নতুন বইএর খেলা—অনেক কিছুর বেলাই আমাদের এমনি হয়। দোষ বোধ হয় নতুন বই বা নতুন জিনিষের নয়, দোষ আমাদের মনের, আমাদের মনের সজীবতা যায় বলেই বাইরে আমরা সজীবতা খুঁজে পাই না। নতুন বই নতুনই থাকে, আমাদের মন যায় পুরোণ হয়ে।

তোমাদের ছেলেবেলার মন হচ্ছে তাজা সরস মন, সে মন এই পৃথিবীর নৃতনত্বে সাড়া-দেয়, আনন্দ পায়, বড় হওয়ার সঙ্গে অনেকে এই নতুন মনটি হারিয়ে ফেলে—হারিয়ে ফেলে অনেক কারণে।

সে সব কারণগুলো নাই এখন আলোচনা করলাম, হারাবার ছঃখটার কথাই বলি।

আমাদের জীবন এক একটা চির নতুন বই —পাতার পর পাতায় তার নতুন ছবি নতুন গল্প। সে গল্পের, সে ছবির ঠিকমত মর্ম্ম বোঝবার জন্মে, তা উপভোগ করবার জন্মে চাই নতুন সরস মন। মনে যদি মরচে ধরে তা হলে জীবনের বইএর কি রস আর থাকে ? সেটা মস্ত বড় ছঃখ নয় কি!

যেমন করে এবছরের নতুন বইএর পাতা ছদিন বাদে তোমরা ওল্টাবে তেমনি করে জীবনের বইএর পাতা ওল্টাবার ক্ষমতা যেন তোমাদের থাকে। নতুন বই তাহলে আর কখন পুরোণ হবে না, ময়লা হবে না অনাদরে—

--ভোমাদের সম্পাদক মশাই



## <u>জীইন্দিরা</u> দেবী

## আমার প্রিয় আদরের ছোট বেশনেরা!

গতবারে আমি তোমাদের সকলকে যা বলেছিলাম আশা করি তা পড়েছ ? এবং সেটুকু কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করেছ, যদি না করে থাকো—তাহলে আমি কিন্তু ভয়ানক রাগ করবো আর ছঃখিতও হবো মনে মনে! আমি যা বলবো তা তোমরা নির্কিচারে করবে এমন আদেশ আমি জাের করে তোমাদের ওপর চাপিয়ে দেবাে না— তবে একটা কথা আমার অন্তরাধ বলে গ্রহণ করাে যে আমি যা বলছি—সব তোমাদের দিকে তাকিয়ে তোমাদের সকলের সর্ববাঙ্গীন উন্নতির দিকে তাকিয়ে তোমাদের সকলের ভবিয়াং জীবনের দিকে চেয়ে আমি তোমাদের কাছে এই সব কথা বলি।

তোমাদের সকলের সঙ্গে পরিচয় আমার লেখার ভিতর দিয়ে,—রংমশালের আলোয় তোমাদের সকলের মুখ আনন্দে, গর্নের, সাফল্যে রাঙা হয়ে উঠবে এই আমি সদা সর্নদা কামনা করি, রংমশাল তোমাদের সকলের জীবনে আলো দিয়ে তোমাদের সকলকেই সুখী করতে পারে, আনন্দিত করতে পারে—এই হচ্ছে রংমশালের উদ্দেশ্য। তোমাদের সকলের সর্নাঙ্গীন সুখ আনন্দ ও তৃপ্তির উপর 'ভাবী গৃহিণীর বৈঠক' নির্ভরে করে আছে। আশা করি তোমরা সকলে একথা বোঝবার চেষ্টা করেছ এবং উপলব্ধিও করতে পেরেছ।



পৌষ, ১৩৪৪

আর একটা কথা, তোমাদের কি শুনতে ভাল লাগে, কি জানতে ইচ্ছা হয় তোমাদের সমস্ত ইচ্ছা গুলো সামান্ত হলেও নিঃসঙ্কোচে জানিও, লক্ষ্মী বোনেরা! এবিষয়ে তাহলে আমি নিশ্চিম্ত থাকতে পারি—কেমন ?

এবার এসাে একট্ 'রায়াঘরের' দিকে যাই। আমরা হুটো জিনিস ভয়ানক ভূল করে যাই এবং এটা আমাদের জীবনে চলে আসছে বরাবর। তবে আজ আমাদের সকলের এদিকে একট্ সামাল্য দৃষ্টি পড়েছে। 'রায়াঘর'-এর উপর আমাদের সাধারণ স্কুস্থতা অনেক খানি নির্ভর করে একথা সকলেই জানে, অথচ মজা দেখাে বাড়ীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঘরটাই হয় এর জক্য নিদ্দিষ্ট। অন্ধকার ঘুট্ ঘুট্ করছে, আলাে বাতাস নেই, সুর্য্যের প্রবেশাধিকার নেই, আরস্তা ইছরের রাজত্ব, মাকড্সার জাল ঝুলে পড়ে কড়িকাটগুলাে কালাে—এমনি ধরণের রায়াঘরে আমাদের প্রাণযাত্রার রসদ তৈরী হচ্ছে আর আমরা নির্বিচারে মনের আনন্দে তা মেনে নিয়েছি, সেখানে বসেই হয়তাে খাচ্ছি, কিছুই ক্রক্ষেপ করি না।

এমনি বাড়ী আমি অনেক দেখেছি—অনেক ধনী লোকদের বাড়ীতেও এই ব্যাপার চলছে। তোমরা নিজের মনে মনে বিচার করলে দেখতে পাবে আমার কথাগুলো মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। রান্নাঘর সম্বন্ধে উদাসীন হওয়ার অন্তত্তম অর্থ হচ্ছে সংসারের সকলের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অবজ্ঞা দেখান। রান্নাঘর বা ভাঁড়ার ঘরের মাল মসলার উপর দিয়ে আরস্থলা, টিকটিকির ইঁছরের, মাকড়সার অভিযান চলে—খোলা বা আলগা পরে থাকলে এরা এদের খাবার অন্নেষব করতে গিয়ে আহার করতে বসে। কখনও কখনও তরীতরকারীর সঙ্গে এগুলো সম্পূর্ণ ভাবে মিশে গিয়ে নিজেদের অজ্ঞাতে উদরে স্থান লাভ করে আমাদের দেহের স্বস্থতাব কতখানি বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা বলবার নয়।

সেজতা প্রথম কাজ হচ্ছে যেখানে রানা হচ্ছে বা হবে সে স্থান ভাল ভাবে পরিকার করা---অপরিকার যতদূরে রাখতে পারো যাস্থ্যের পক্ষে ততই মঙ্গল। ভিটামিনযুক্ত দ্রব্যাদি আহার করলেই শরীর সুস্থ থাকবে না, শারীরিক সুস্থতার জন্ম রানাঘরের ভিতর ও বাইরের এবং পারিপাশ্বিক পরিচ্ছন্নতার ওপর দৃষ্টি দিতে হবে। তাছাড়া আরো একটা কথা—মা কাকিমা জ্যাঠাইমা, দিদি—তোমাদের গুরুজন যাদের ওপর রানাঘরের সমস্তই কিছু নির্ভর ক'রে আছে রানাঘরের পরিচ্ছন্নতার ওপর তাঁদের ইচ্ছা থাকলে ও কাজের খাতিরে বা সময় অভাবে সেটুকু রক্ষা করা তাঁদের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না এজন্ম তোমাদের সাহাযোর দরকার—সহামুভূতির প্রয়োজন। যেমন ধরো ছোট ছোট কাজ, রৌদ্রে কাপড়গুলো

পৌষ, ১৩৪৭

খলে যাচ্ছে তোলার অভাবে রয়ে গেছে—মা'দের সময় হয়নি; যাদের এসব কাজের জন্ম চাকর আছে—তাদের চাকর হয়তো কাজ করতে করতে ফুরসং পায়নি অথচ তোমরা ঘরে খেলছ বই পড়ছ এমনি—খেলা বা পড়ার একটা একটা সময় করে নেবে—এই সব ছোট ছোট কাজ, কাপড়-চোপড়গুলো তুলে পরিপাটী করে আনলায় গুছিয়ে রাখা, যাতে একটা জামা আনতে গেলে হুড়মুড় করে সব না ঘাড়ে পড়ে যায়।—কাবা, দাদা, কাকা প্রভৃতি সব খেতে বসবেন, আসন করে গেলাসে জল ঢাকা দিয়ে দিলে।—আচ্ছা গেলাস আর হুন কোন দিকে দিতে হয় বল তো ? হাঁ। ঠিক হয়েছে, ডানদিকেই। আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম ঠিক উন্টো দিকেই বার বার করে গেছি—আর বাবার পাঞ্জাবীর বোতামও ঠিক উন্টো করে পরিয়ে রাখতাম। তোমরা কর না তে ?

সব কাজই যদি ছোট বেলা থেকে বেশ পরিপাটী করে করবার চেষ্টা করো—দেখো নিজেরই কত ভালো হবে। আমি একটা মেয়েকে জানতুম—ছোটবেলা থেকে সব কাজ কর্ম্মই তার বেশ ঝরঝরে ছিল—তার আলনা গোছান এত চমংকার ছিল যে যে ঘরের আলনায় তার হাতের গোছান কাপড় চোপড় থাকতো সে ঘরে যদি কেউ ঢুকতো তা হলে তার সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। অথচ এমন কিছু ভাল কাপড়—বেনারসী, জর্জ্জেট কি সব আরও যে বলে, নটরাজ, মেঘদৃত, আনারকলি প্রভৃতি—এমন সব ভাল কাপড়ও নয় সাধারণ বাড়ীতে পরবার শাড়ী, ধুতি, জামা, সায়া—তার ভিতর ২।১টা যে ছেঁড়া নেই তাও নয়—কিন্তু তবু ও কী চমংকার ভাবে গোছাতো—সত্যিই দেখতে ভালো লাগতো। আরও একটা মন্ধার কথা ঃ হঠাৎ একদিন শুনলাম যে তার দিদিকে বিয়ের জন্ম কোথা হতে দেখতে এসেছিলেন, এসে সেই বাড়ীর মেয়েদের এই আলনা গোছানর উপর দৃষ্টি পড়ে এবং তার কাজের পরিচ্ছন্নতা ও রুচি বোধ দেখে একেও পছন্দ করে গেছেন এবং শেষ পর্যান্ত সেইখানে তার বিয়েও হয়ে গেলো!

ছোট বেলা থেকে মা, কাকিমা, দিদিদের কাছে থেকে রান্নাবান্না কাজ শিখে নেওয়া থুব ভাল এখন থেকে ছোট ছোট কাজ যদি নিজেরা কর তাহলে দেখো কত আনন্দ পাবে আর শরীর তোমাদের কত ভাল থাকবে।

বলছিলাম রান্নাঘরের কথা—রান্নাঘর পরিক্ষার পরিচ্ছন্ন রাখতে তোমাদের প্রয়োজন অনেকখানি। তাছাড়া সংসারের পরিচ্ছন্নতায় তোমাদের রুচির পরিচয় দেবে। হয়তো কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পার আলো হাওয়া যুক্ত ঘরে যাদের বাস করবার সোভাগ্য না ঘটে তারা কি করে রান্নাঘরে শুচিতা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবে ?

## ভাবীগৃহিণীর বৈঠক শ্রীইন্দ্রিরা দেবী



পোষ, ১৩৪৪

আমি জানি আমাদের এই দেশের অধিবাসীদের সাধারণ আর্থিক অবস্থা ভাল নয় স্বাস্থা-বিজ্ঞানসন্মত গৃহে বসবাস করা সকলের ভাগো ঘটে না, কিন্তু তবু আমরা ভাল থাকতে পারি, স্বস্থ থাকতে পারি যদি আমাদের ভাল ও স্বস্থ থাকবার মত মন থাকে, ইচ্ছা থাকে। পরিচ্ছন্নতাই স্বস্থতা ও ভাল থাকবার প্রথম উপায়। তাছাড়া তোমরা তো নিজেরাই বৃশতে পারো একট্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকলে, একট্ সাফ কাপড় জামা পরলে সহজ নির্মাল আনন্দে মন প্রাণ আমাদের ভরে যায়—কী রকম আনন্দ লাগে তা তো জানো!...

রান্নাঘর পরিষ্ণার পরিচ্ছন্ন করো—তারপর রান্নাবান্নার কথা বলবো—কেমন ? রান্নাবান্নার গোড়ার কথা হলো 'রান্নাঘর'—নয় কি ?

রীণু সকলকে হাসাতে পারে!

নহা গ

কেমন সুন্দর ছড়া আরত্তি করে!

**খে শোনে সেই হেসে গড়ি**য়ে পড়ে আর রীণুর তারিফ করে!

–হিংসে হচ্ছে নাকি তোমাদের ?–

তবে শোন। চুপি চুপি বলি–ও গুলো সব–

জ্রীইন্দিরা দেবী রচিত



থেকে নেওয়া। ওর একখানা আছে কিনা! হাসির কবিতা ও ছবিতে ভব্না। চমৎকার বাথাই

সমস্ত বইয়ের দোকানেই পাবে। দাম মাত্র আট আনা।
বংমশালের গ্রাহক-গ্রাহিকারা পাবে মাত্র ছ' আনায়—গ্রাঃ নম্বর সহ আজই লোক পাঠাও
বংমশাল অফিসে।



পরিচালিকা—দিদিভাই

## পরম স্নেহের ও আদরের আমার রংমশালের ভাই বোনের দল !

তোমাদের কাছে থেকে আমি যে সব চিঠি পত্র পেয়েছি তার উত্তর দিচ্ছি। তোমাদের দিদিভাইকে যে তোমরা ভালবেসেছ বা ভালো লেগেছে সেটা তোমাদের নিজগুণে। আমি সত্যি তোমাদের থুব স্নেহ করি, ভালবাসি। তোমাদের যদি কিছু জানবার বা শোনবার থাকে প্রশ্ন করো—কিম্বা কিছু শুনতে চাও কোন বিষয়ে,—জানিও। তোমাদের 'দিদিভাই'এর এ বিভাগ তোমাদের মনের সর্ববিধ পরিচয় জ্ঞান তৃষ্ণা মেটাবার জন্ম খোলা রইল জেনো।

এবার তোমাদের চিঠির জবাব দিই:—

শ্রীঅরুণ কুমার বস্থু পাটনা থেকে লিখেছে—

"দিদিভাইমণি! আমাদের প্রিয় রংমশালের কাছে থেকে তোমার পরিচয় পেয়ে যে কী আনন্দ হলো তোমায় কী করে জানাবো। আমাদের যে একটা আদরের দিদিভাই আছে এ ভেবে থ্ব ভাল লাগছে। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি শুধু আমারই দিদিভাই তাতে তোমার 'তুমি' বলছি বলে রাগ করবে ? কেনই বা করবে—আমি যে তোমার ভাই, ভাইয়ের উপর কি কখনও রাগ করতে পারো? সবার দিদি আছে আমার নেই। বোনেরা সব কত আদর করে হাসিমুখে তাদের ভাইদের কপালে 'ভাইফোঁটা' দেয়। আমি শুধু দূর থেকে সবার আনন্দভরা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি .........কিন্তু কাউকে আমি হিংসা করি না ভগবানের কাছে অভিযোগ জানাই না ...... আজ মনে হচ্ছে আনন্দমাখা ভাইফোঁটা'র দিনগুলি চোখের জলে ভেসে যাবে না ...... আমায় তুমি অনেক 'লেখনীবদ্ধু' করে দিও ...... আমি আমার লেখনী বন্ধুদের অনেক চিঠি লিখব—তাদের সঙ্গে ফটো প্রভৃতি নানান



জ্ঞিনিষ বিনিময় করবো। আমার ভাই বোনদের খুব ভালবাসবো। জান ভাই দিদি আমার অনেক বকম 'হবি আছে.....আমি ডাক টিকিট Nestle's chocolate এর Star's of the Silver Screen আর Wonders of the World' প্রভৃতির ছবি, নানান দেশের নানারকম পয়সা জমাই। খবরের কাগজ থেকে অনেক রকম 'কাটিংস' রাখি, ফটো তুলি, অটোগ্রাফ রাখি আর এস্রাজ বাজাতে শিথি। আমি একটা টিয়াপাখী পুষেছিলাম, তাকে খুব ভালবাসতাম আর যত্ন করতাম—একদিন কি করে খাঁচা খোলা পেয়ে সে পালিয়ে গেল আর সে ফিরে এলো না... সেদিন তুঃখে আমার চোখে জল এসেছিল। পাখী পোষার মোহ আমার কেটে গেছে। দিদিভাই, আমাদের ভাইবোনের মধ্যে তুমি যে পরিচয় করিয়ে দেবে তার জন্ম পুরস্কার চেয়েছ 
 কিন্তু তোমায় আমরা কি পুরন্ধার দিতে পারি—তুমি যে এতগুলি ভাই পেয়েছ-— এই কী তোমার সব চেয়ে বড় পুরন্ধার নয় ?...রংমশাল আমার এত ভাল লাগে...আমাদের প্রতোকের নামে একটা একটা বই আসে কিন্তু সব মাসিক পত্রের মধ্যে আমার রংমশালই সব চেয়ে ভাল লাগে, তাই রংমশাল এলেই আমি সবার আগে পড়তে বসি। মাসের পয়ল। থেকে পিয়নের আশায় বসে থাকি—এ বই এর উপর সব চেয়ে আমার দাবী বেশী। আমার নিজের সব চেয়ে প্রিয় কবিতা বিশেষ করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। তারপরে ভাল লাগে ডিটেকটিভ ও য়্যাডভেঞ্চারের গল্প। করুণ গল্প পড়তে ভাল লাগে কিন্তু ওসব পড়লে বড় কষ্ট হয়....পরশুরামের গল্প পুস্তকও আমার থুব প্রিয়। .....আমার চিঠি খুব বড় হয়ে গেল.....রাগ করবে না ? .....আজ মনে হচ্ছে আমার জীবন সার্থক এতগুলি দিদি ও বোন পেয়ে.....তুমি আমার প্রণাম ভালবাসা গ্রহণ করে।"

কুমারী অলকা ঘোষ—(কট্রাসগড়)

"অগ্রহায়ণ মাসের রংমশাল পেয়ে আমি খুব খুসী হয়েছি। বাস্তবিক বইখানি সুন্দর হয়ে উঠেছে। দিদিভাই এর পরিচালনায় যে 'চিঠির, বাক্স' থোলা হয়েছে তাতে আমাদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের ভারী স্থবিধে হলো। দিদিভাই যদি অমুগ্রহ করে আমার বিদেশী বাঙ্গালী বন্ধুদের কারুর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে বৃঝবো যথার্থই তিনি আমাদের 'দিদিভাই'। আমার পরিচয়টা এবার দিদিভাইকে জানাই—আমার নাম কুমারী অলকা ঘোষ, আমার বয়স তেরো বছর। আমি ফোর্থক্লাসে পড়ি। আমার 'হবি' কি জানেন ?—মাছ পোষা, ফিল্মন্টারসদের ছবি জমান, ফটো তোলা। আমরা ছই বোনও এক ভাই। আমার বাবা কট্রাস কলিয়ারীর এসিষ্টেন্ট ম্যানেজার। খাদ (coal mine) সম্বন্ধে যদি কেউ কিছু জানতে চান, তাহলে তাকে অনেক কিছু জানাতে পারি।



পৌৰ, ১৩৪৪

যদি কেউ ডিটেকটিভ গল্প শুনতে ভালবাসে, তাহলে আমার সঙ্গে তাঁর মিলবে ভাল, কারণ আমি ডিটেকটিভ গল্প শুনতে বড় ভালবাসি.....সম্পাদক মশাই ও দিদিভাইকে আমার নমস্কার জানাছি।'

অরুণ ভাই!

তোমাদের মত ভাই-বোনগুলি পেয়ে ভারি খুসী হয়েছি। রংমশালের জন্ম তুমি তো কত ভাই বোন পাবে—পেয়েছ—অতএব মনে আর ছঃখ রেখো না—এখন তো আর বোন নেই বলে মনে ছঃখ হবে না ? 'ভাই ফোঁটা'র দিন নিশ্চয় হাসবে এবার থেকে, কি বল ? সত্যিই তো হিংসা করতে নেই—আর তুমি হিংসা করনি বলেই তো ভগবান তোমার কত ভাই-বোন মিলিয়ে দিলেন।

হাঁ।, নিশ্চয় 'লেখনী বন্ধু' করে দেবো। তুমি ঠিক বলেছ অরুণ ভাই, পুরন্ধার আমার-তোমাদের মত ভাই-বোনগুলি—মার এতে আমি নিজেকে খুব সৌভাগ্যম্বিতা মনে করছি। না, তুমি মোটেই অভিমান করতে পাবে না—তোমার 'তুমি' সম্বোধন ও স্থন্দর মিষ্টি চিঠি আমার খুব ভাল লেগেছে। রংমশাল তোমাদের খুব ভাল লাগে জেনে আমরাও খুব ভাল লেগেছে। আমার স্বেহাশীর্বাদ তোমরা গ্রহণ করো। অলকা বোনটী।

যদিও তুমি তোমার দিদিভাইকে চিঠি লেখোনি কিন্তু তবুও সেটা তোমাদের সম্পাদক মশাই 'দিদিভাই'এর দপ্তরে পাঠিয়েছেন। আর আমাকেই উত্তর দিতে হচ্ছে—রাগ করছো না তো ? 'লেখনী বন্ধু' নিশ্চয়ই পাবে। তোমাদের অভাব অভিযোগ মেটাবার জন্মই এই 'চিঠির বাক্ম' হয়েছে—স্থৃতরাং জেনো নিশ্চয়ই পাবে। তুমি খাদ সম্বন্ধে ছোট করে লিখে আমাকে পাঠিয়ে দিও

তোমরা যারা চিঠি লিখবে —ঠিকানা, বয়স, স্কুলে পড় কিনা, জন্ম তারিখ, কোন ক্লাসে পড়, গ্রাহকগ্রাহিকা কিনা সমস্ত ভাল করে লিখে পাঠাবে। আমার স্নেহভালবাসা সব ভাই বোনের উপর রইল।

ইতি---

তোমাদের—



## গত মাসের

# প্রাধার উত্তর

#### কিসের পা-

১।উটপাধী ২।ছোড়া ৩ ৷গৰু ৪।চিল ৫।সিংহ ৬ ৷ কুকুর ৭ ৷ হাতী ৮ ৷ ভালুক ৯ ৷ হবিণ ১০ ৷ বানর

## হেঁহালী-

১। হায়না ২। পায়রা ৩। হেলে ৪। মতিহারী ৫। নোনা ৬। কমলা ৭। পদ্মা ৮। গাবো ৯। আতা ১০। পো

## উত্তরদাঠাদের নায়

আমাদের গ্রাহক গ্রাহিকাদের মধ্যে কেহই নির্ভুল উত্তর দিতে পারেন নাই। খাঁদের উত্তরের অধিকাংশ ঠিক হইয়াছে তাঁদের নাম দেওয়া হইল—

মামনি, তরুণ ও তুথার, ভবানীপুর; জগিদিন্ত নাথ রায়, ভবানীপুর; দেবেন্দ্র বর্মন, হাওড়া; অচিন্তা কুমার রক্ষিত, কলিক তা: ভাতৃড়ী ভাতৃ বৃন্দ, হাওড়া; শেফালিকা মুখাজি, পেশোয়ার; হনীল কুমার সিদ্ধান্ত, রাজসাহী; সমীরণ ও হুধীর কুমার মুখোপাধ্যায়, পেশোয়ার; রেবা গাঙ্গুলী, লাকুসার: মনীন্দ্র, রথীন্দ্র, প্রাণ গোবিন্দ, গোপাল, সতী, তুর্গা, যমুনা, করুনা, আলাবৃন্ধু ও মরফাই, রাজসাহী; বেবী, লক্ষ্মী, খুকু, মনীন্দ্র, রথী, সাবী, বেবু, লোচন, মঙ্গলা, হুরেশ লা ও সতী রাজসাহী; মীরা, দেবী, বালীগঞ্জ; মিস কল্পনা ও অঞ্চলি আচার্য্য, নাগপুর; প্রী, দিলীপ, প্রভাত, মানস ও দীরা, গয়া; সরমা ও কনক সরকার, খিদিরপুর; প্রতাপ চন্দ্র রায়, ধানবাদ; সমরেন্দ্র কুমার চৌধুরী, গৌরারং; নগেন্দ্র নাথ দাস, দাড়িয়া পাড়া; প্রশান্ত ও অনন্ত কুমার সিংহ, জামবাজার; সথানাথ মুখার্জির, জলপাইগুড়ি; উমা, সোমা, পচু ও বিশু, কুচবিহার; অমিয়, অসীম, অরুণ, অশানি, অজিত, রনেশ, রথীশ ও শেফালি মন্দিরের সভাবৃন্দ, কুচবিহার; উৎপল গুপ্ত, বালীগঞ্জ; চিত্রা, উমা, তারেকট, ছোটেলাল, গাবলু, স্থবেদার ও স্থনীল, বাঁকিপুর; সাধনা, গোপাল ও রাথাল, গৌহাটি, বিফুপদ ম্বতি পাঠাগারের সভাবৃন্দ ও সম্পাদক, হাওড়া; কেশবলাল, পালালাল, ধনগোপাল ও মান্তার মহাশয়, হাওড়া; উমা, বেলা ও রবি, ভবানীপুর; কুমারী অলকা ঘোয, মানভূম; কমলা মৈত্র, অরুণা, রমেন ও রবীন সাল্লাল, কলিকাতা; যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য, ভবানীপুর: নন্দিত ব্যানাজি, বৈগুবাটী; কল্যাণ কুনার রায়, ঘুঁচি; দেবাশীষ মন্ত্র্মদার, কলিকাতা।

[ গত আখিন মাদের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নামের মধ্যে যাঁদের একটিমাত্র ভুল হয়েচে তার মধ্যে বিভা চক্রবর্ত্তী, দিল্লী, এই নামটি ভুল বশতঃ লেখা হয় নি ]

### রং দেওয়ার প্রতিযোগিতা

আমাদের বং দেওয়ার প্রতিযোগিতা সকলের খুব পছন্দ হয়েচে এবং আমরা একশার ওপর ও এত রকম রং দেওয়া ছবি পেয়েচি যে কোন্টি সব চেয়ে ভাল তা নির্বাচন করা রীতিমত কঠিন হবে। রংমশালের আটিইরা, সম্পাদক ও আরো কয়েকজন মিলে এই নির্বাচন করবেন। তাই আমরা একটু সময় নিতে চাই। মাঘের রংমশালে আমরা যথায়ত ফলাফল প্রকাশ করবোঁ। এই স্থযোগে যারা দূর দেশে থাকার দক্ষণ রংমশাল দেরীতে পেয়েছিলে ও যারা সময় মত পাঠাতে পারোনি তাদের জন্ম বিশে শোষ পর্যান্ত প্রতিযোগিতাটি থোলা রইল। আশা করি এতে তোমাদের সকলের মত আছে।

## আলোকচিত্র

## গিতার ফলাফল

শামাদের স্থালেটিক প্রতিষোগিতায় খামর। এত রকামর ছবি পেয়েছিলাম যে তা থেকে সব চেয়ে ভাল ছবি পছল করা মামাদের পক্ষে বেশ কঠিন হয়েছিল। নির্মাচনের পর দেখা গেল,—প্রথম, বিতীয়াও তৃতীয় ছবিশুলির মধ্যে খুব বড় রক্ম তফাং নেই। আমরা একটি কমিটি গঠন ক'রে তার ওপর ছবিগুলির নির্মাচন ভার দিয়েছিলাম। নীচে প্রতিযোগিতার ফ্লাফল দেওয়া গেল —

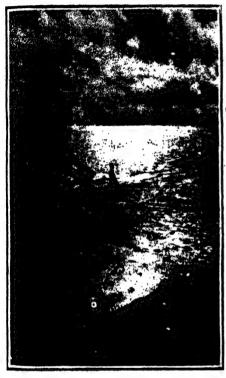

ভারমণ্ড হারবারে গঙ্গা



र्वानी

- ১ম—শ্রীতরণ কৃষ্ণ বন্দোপাধায় ( গ্রাছক নং ৮৩৭ ) কলিকাতা, ছবির বিষয় ভাষমগু হারবার :
- २ऱ--कुमात्री माधना (मन ( श्रीइक न: ४०० ) हवित्र विश्व वांनी :
- ७स- श्रीनरतन मिश्ह नाहांत्र, कृतिकांठा, हृदित विवय -यराउत श्रवतनका :

নিম্নলিখিত প্রতিযোগিদের ছবিগুলিও প্রশংসাজনক হ'য়েচে।—

কুমারী ইর। রায়, কলিকাতা,—গির্জ্জার সামনে; প্রীঅভয় সিংহ নাহার, কলিকাতা,—গাছের ফাঁকে; অশোক মুখোপাধ্যায়, কলিকাত। (গ্রাহক নং ৭১৭),—গঙ্গার বৃক্তে সূর্য্যান্ত; স্কুজাতা সিংহ, দানাপুর (গ্রা: নং ৯১৩)—ছডুজুজলপ্রপাত; চিম্বু ও বিনয় ভট্টাচার্য্য, কুমিল্লা (গ্রা: নং ৬৩১),—কাশ্মীর; শ্রীচিন্নায় কুমার বহু, কলিকাতা (গ্রা: নং ৯৭৬) কাঞ্চনজংঘ।

মন্তব্য—এবারে স্থানাভাবে কেবল পুরস্কার প্রাপ্ত ১ম ও ২য় ছবিটি আমর। ছাপাতে পারলাম.। পরের মাসের রংমশালে ভৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ছবি ও প্রশংসান্তনক ছবির মধ্যে কংকটি নির্বাচিত ছবি ছাপিয়ে তোমাদের দেখাবার ইচ্ছা রাখলাম। আমরা শীঘ্রই পুরস্কারগুলি পাঠাবার বন্দোবন্ত করচি।

## महा टाल्टिमांगिका

এবার পদ্ধ লেখান নতুন ধবদের একটি প্রতিষ্ঠেপিত। ভোষাদের অন্ত দেবলা হোল । বাঘান্ বা ঘহাভারতের পদ্ধ থেকে বে কোন একটি ক্ষমন ঘটনা ভোষাদের বাছতে হবে বেটি ভোষাদের নক্ষমে ভাল লেগেচে। ভার ওপত্র বা সেই বিষয়টি নিয়ে ভোষাদের নিজের জাবে ও ভাবার সাহিত্য একটি পদ্ম রচনা করতে হবে। ফুলখালপ কাগজের জিনপাটোর কেনী কিন্তু পদ্ধটি ববে না ৮ এই প্রচিত্যাপিতার আমতা দৃতি প্রভাৱ দেবোন একটি দেবোন হবে আহক্ষমাহিক। পাটকপাটকালের ফালের বন্ধন বাবে ক্ষমে বাবের নিজের ক্ষমে বাবের বানের বন্ধন বাবের নিজের ক্ষমে বাবের বানের ক্ষমে বাবের বানের ক্ষমে ক্ষমের ক্যমের ক্ষমের ক্যমের ক্ষমের ক্ষমের

## प्रक्रम का था

- া আৰক্ষাৰ প্ৰিকৃতি কৰা প্ৰিকৃতি কৰিব তৈনী হচ্চে নয় ? এক বৈজানিক এমন একটি সাড়ী তৈনী কৰাৰ নাম ক্ষেত্ৰত কে আৰু মাজিকিব সৰ আন্ধাৰ্কীট দক্ষিণ্ড্ৰো। কেমন ভাবে বা কোথায় এবক্ষ কৰুত কাৰী কৰা কৰিব ভাৰতে পাজা দুৰ্ভাৰতে কাৰ্ট্টু মূগোল জানকেই পানৰে।
- ন। সামান বিজ্ঞান কিন্তু কোনো কৰিব কোনো কৰিব কাৰণে পানে। যাতে ভালের ছুবাৰ পরশারের কছে থেকে সমান কোন বিজ্ঞান কোনো কাৰণে ভালের ছুবাৰ সামানে ও কাকি পানানি ভালের মধ্যিখানে রাখবে। কিন্তু বলি পাচটা পয়সানিয়ে বলা হয় যে একন জাবে সাজাও বে পাঁচটা পয়সাই পরশারকে ছুবাৰ থাকবে ও ভালের ছুবাৰ হবে এক কি কথবে ?
- ৩। একটি আলমানিতে পাশাশাশি রাখা একইরকম তিনটি কই উইপোকা প্রথম কইর গোড়ার পাতা ফুটো করে শেব বঁইর শেব পাতা প্র্যন্ত টানেলের মক্ত করে কেটেচে। প্রক্রিক কইর পাতাপ্রতি একসকে করে তিন ইঞ্চি চওড়া হয় আর মলাট এক ইঞ্চির আটভাগের এক ভাগ চওড়া। কলতো ঐ পরিপ্রমী উইমক্রটি সবঙ্গ কতটা লখা টানেল কেটেচে ?

| কুপন।          |                                                               |               |  |  |  |
|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| नाम            |                                                               | ₩ <b>₹</b> 4: |  |  |  |
| ঠিকানা         |                                                               |               |  |  |  |
| বয়স           |                                                               |               |  |  |  |
| পিতা বা শবিভাব | ্<br>কের নামের স্বাক্ষর · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |  |  |  |

## রংমশাল







## ক্রপকথা

## শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

#### এক

সে, এক রাখাল।

ताथानी करत भार्छ। शाहे हताय, आत, वाँनी वाजाय।

কাকের চোথ নদীর জলের কালো সোঁত থম্কে' যায়, লাখে লাখে চেউয়ের ফণা তুলে' সেই বাঁশী শোনে কাজল জল নদী আর ছলে' ছলে,' আ—স্তে বয়।

ष्' পারে--- कल् कल्, ছल् ছल्।

নদীর পাড়ে বটপাকুড়ের ছায়া বাঁশীর স্থরের মৌচাক হয়ে থাকে। পাখীরা চুপ্। নাঠের ঘাস চুপ্। নদীতে পাল তোলা নোকো চুপ্। ময়্রপঞ্চী চুপ্। সওদাগরের ভরা চুপ্।

কখন্ ঘাট ছাড়িয়ে ঢেউয়ের মাতন—নিয়ে যায় কোথায়, যারা থাকে কাজল জলে, তারা কেউ জানে না!

বাঁশী রাখালের...বাজে বটপাকুড়ের তলে।

কাজল জল শ্রীদক্ষিণারম্বন মিত্ত মজুমদার

মাঘ, ১৩৪৪

## দুই

বাজে বাঁশী।

শীত যায়, গ্রাম্ম যায়।

বাজতে, আজ, বাজতে না: গন্ধে কেন ভবে উঠে বাঁশীর সূর আর বাঁশীর বৃক্ষ না তো, গন্ধ ঘাট ছায় মাঠ ছায়, বট অশথের পাতা ছায়, নদীর বাতাস ছেয়ে যায়। রাখালের বাঁশীর ফুঁ চমকে' যায় নেমে—

#### কিসের গন্ধ ?

হঠাং থামিয়ে বাঁশী, চেয়ে রাখাল দেখে, এক যে আস্ছে আর ভাস্ছে কুলের মালা, নদীর চেউয়ে, তেমন ফুল কথনোই কেউ দেখে নি!



বাঁণীর আগায় ভুলে নিলে.....

কোথায় ঘাসের ফুল, কোথায় গাছের ফুল, কোথায় খাল, বিল, নহর নদী, সাত সরোবরের ফুল, কোনই ফুল তার কাছে লাগে না।

वाँभी नाभित्य धरत, ताथारल प्रथ्रं लाग्ल।

খৈ-ফোটা তেউ সোনায় সোনায় সোনালী হয়ে গেছে সেই ফুলের পাঁপ ড়িতে তেউয়ের দোলা নাচিয়ে, রোদের ঝলক্ হাসিয়ে মালা এসে ঠেক্ল বালির চড়ায়, <sup>যেন</sup> বালির দেশে কোন গন্ধ পাখীর সোনার ঝাঁক এসে বস্ল!

দেখ লে কতক্ষণ রাখাল, গন্ধে 'ম' হয়ে, দেখ লে 'থ' হয়ে। তা'পরে, কিনারে এসে মুয়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়ে, আন্তে আন্তে বাঁশীর আগায় করে' তুলে নিলে মালাগাছা।



নদীর গন্ধ জল, বাতাস গন্ধে উছল । আর গন্ধে উতল রাখাল নাচন্ পায়ে পাড়ে উঠে, বটের এক কচি ডালে মালাটি দোল্ দোল্ ছলিয়ে রেখে, বস্ল।

বসে,' আবার দিলে বাঁশীতে ফুঁ!

রাখালের গাই চরে গন্ধ ছম্ চম্মাঠে। রাখাল বাঁশী বাজায়।

#### তিন

পরদিন ভোর আকাশের রাঙা বৌ যখনো ঘোম্টা খোলেনি, সেই পোহাব-পোহাব রাতে, চম্কে'মা বল্লে রাখালকে জাগিয়ে দিয়ে, "মাণিক! কি মালা তুই আন্লি, গল্পে চোখে নেই ঘুম, সারা রাভ গোহালে গাইয়ের সাড়া পাই, কপিলা, নীলা, ধবলী, আর তিলকী কাজলী ঘুমোয়নি তো কেউ!"

ঘুম্ ভাঙা চোথ ঝুলনো মালায় রেখে, রাথাল বল্লে, "কেন মা ?"

দেখে, সোনালী মালা শুকিয়ে, পাপড়ি পাত। লুকিয়ে, কোঁচনো গুছনো ঝুল্ছে, নেই গদ্ধ, নেই বাস।

বল্লে রাখাল, অবাক্ ছয়ে, "কৈ মা !...

...গন্ধ কি হল !"

মা এগিয়ে থতমত। রাখাল, কপালে-ওঠা ভুক। বিলের জলে মালা ভাসিয়ে এসে, রাখাল, মোছে চোখ মুখ। গোহালের দোর খুলে দেয়।

একরত্তি গাম্ছাটুকু। তাতেই মাথায় পাগ বেঁধে, বগলে বাঁশী, গাইয়ের সার সাথে বাথাল চলে মাঠের পথে।

#### চার

নীলা, কপিলা, ধবলী, তিন গাই। আগে নীলা, ধবলী মাঝে, পিছে কপিলা। চ' গাইয়ের বাছুর তিলকী আর কাজলী। কপিলা চলে একা।

মাঠের ঘাসেরা মাথা ভোলে, রাখালের বাঁশীর স্থ্র কাঁপে, গাইয়েরা চলে এক পা, আর পা, এক পা, ও পা।

#### কান্ধল জল ত্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

মাঘ. ১৩৪৪

পথের তুধারে যার ঘরে যত আছে শিশু মাণিক মণি, আর মাটীতে, বনে, যত আছে কীট পতঙ্গ পাঁপড়ে, সবার জন্মে কপিলার তুধের বাঁটে ঝর্ণা নামে; তুধের চারটি ধারে পথ ভেজে, তুধ বরণ মাটা হাসে...রোদে ধব্ধব্, ছায়ায় চল্ খল্।

তিলকী ধূলো উড়োয়, চলে মার সাথে, কাজলীর খুর মাটীতে কাটে দাগ, মার সাথে যায়, আর, কপিলা চলে হাঁসের পায়ে। চলে কি, চলে না।

"কেন রে ?"

বাঁশীর সূর ভেঙে, কাছে এসে এগিয়ে রাখাল দেখে, পথের মাটীতে ছ্ধের ধার লাল—বেন সিঁদূর-গোল। পোঁচ্। কাঁপা বুকে রাখাল উবু হয়ে দেখে, কপিলার বাঁটে কিসের চিরুণ দাঁতে দাগ।

#### "—্রক্ত !!"

বাঁশী গুটিয়ে রাখাল দাঁড়াল। কোন্ নাজানি নাগে, কপিলার বাঁট কেটেছে, ছুধের ধারা শুযে' নিচ্ছে।

গাম্ছার সরু পাগ রাখাল ফেল্লে খুলে'। ছিঁড়ে, বিলের জলে ভিজিয়ে, কপিলার বাঁট বেঁধে দিলে। তা'পর, আবার বাঁশী মুখে তুলে, দিলে স্থুর।

## পাঁচ

আর রাখাল, মাঠে গেল না। মা বৌয়েরা ফির্তি স্থরের চাঁপন্ বাঁশী আবার শুন্ল বিলের পাড়ে। রোদের পহর আধখানা করে রেখে গাইয়ের সা'র ফির্ল। ফিরে এসে, রাখাল, কাদা প্লো পায়, আঙনে বেঁপে গাছের ছায়, গাই বাছুরকে খোল বিচালী দিলে।

দিয়ে, না গেল ঘরে গোহালে, না ডাক্ল মাকে, না গায়ে তেলের ছোঁয়াচটুকু, না কলার পাত্ কাট্ল, না চান্, শুন্লে—পাতার আড়ালে ঘু ঘু ডাকছে কাক শালিক জট্লা কর্ছে, চিল ফিঙে হাওয়া কাট্ছে, মাকে বললে—

"মা। আমি আসচি.....।"



#### ছয়

ছ' সাারে, বর্শা, শূল, ঢাল, খড়্গ ঝগ্ ঝগ্ কর্ছে। নড়েনা চুল টুকু। রাজা, মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, রাজসভাতে অবাক হয়ে আছেন। হাতে খোলা তরোয়াল, আর-হাতে তেউন-পরা রাখালকে ধরে' কোটাল আছে দাঁড়িয়ে, রক্ত-ফাটা চোখ। র্ণ সিপাইরা ঘিরে আছে, এতটুকু এক রাখাল, সেই কি না তিন দেউড়ীর ছাপ্পান্ন সিপাইকে চড় মেরে, অন্দর ডিঙিয়ে গেল রাণীর মহলে।



"মহারাজ, পাই অভয় তো, বলি"

রাজা মুকুট খুলে, নামিয়ে রেখে বললেন
"রাখাল, এক নয় ছই নয়—তুমি তিন তিন
দেউড়ী পার হয়ে গিয়েছ, যে-ই তুমি হও,
তোমার মত বীর আর আমার রাজ্যে নেই।
কি তোমার চাই, বল।"

হীরে স্থল্ মেঝের উপরে বাঁশী খানি শুইয়ে রেখে, মাথা নুমিয়ে বললে রাখাল, "মহারাজ, পাই অভয় তো, বলি।"

"বল, নির্ভয়।"

বল্লে রাখাল, "মহারাজ, আপ্নার কাছে তো চাইনে কিছু আমি, চাই যা, তা রাণী-মার কাছে।"

পাত্র মিত্র যন্ত্রীমন্ত্রী বল্লেন---"তো বেশ, বল আগে কি চাও।"

রাখাল বল্লে, "মহারাজ, আপ্নার রাজহে বাঁশী আমি বাজাই, সেই বাঁশী আমার থাম্ল।.....থামুক। এই নিন্, রইল বাঁশী আপ্নার। কিন্তু—রাজ্যের কীট পতঙ্গ, কাঁচা কচি সববার মুখের ছধের সাগর যে শুকিয়ে যায়—রক্ত কেন ছধের বদলে, কপিলার বাঁট

কেন কাটে নাগে ? পাটরাণী হলেন মা-রাণী, আমি তাঁকে এ কথা শুধোব।"

#### শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার



মাঘ, ১৩৪৪

রাজসভা থম্কে' যায়। পাট সিংহাসন কেঁপে উঠে। পুরী কেঁপে উঠে। কপিলা গাই, তার বাঁট সাপে কাটে।

সভা, রাজা ভেঙে দিলেন। বাঁশী রাখালের হাতে তুলে দিয়ে রাজা বল্লেন "রাখাল, তোমার বাঁশী বুকে তোমার অক্ষয় থাক্ক, কোথায় থাক তুমি, চল, কপিলা আমি দেখ্ব।"

লোক লম্বর, মন্ত্রী নিয়ে রাজা চল্লেন রাখালের সাথে।

যন্ত্রী তন্ত্রী, শান্ত্রী সিপাইরা অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল। কোটালের রক্ত চোখ শক্ত হয়ে থাকল কপালে গিয়ে।

কেবল, হাতের তার তরোয়ালখানা, ঝণাং করে পড়ে গেল।

#### সাত

পাত পেতে, মা আছে নসে'। ফেরে না রাখাল। মাথার রোদ নাম্ল পাথারে। প'খুপাখালীর চোখ আঁধার।

সাঁজের পিদিম মা. ছাল্ল।

না।

#### রাখাল আসে না।

পেঁচা ডাক থামিয়ে পালায়। শেয়াল ডাকে। পথের মাটীতে ঝাঁকি লাগে,— কিসের শব্দ ?—

চেয়ে মা দেখে, বেটা তার আগে আগে পিছে ছ'সারে মশাল, বিক্ ঝিলিক্ মিলিক্।

## -কা'রা ?

মা ঠাহর করতে পারে না। পাড়া পড়শীরা দোর খোলে তো, তুড়্ দাড়্খিল আঁটে।
"মা! মা!" বলে' রাখাল পা আজনে দিতেই,——দেখেই তো, মা, দাঁড়িয়ে
মূর্চ্চা খায়।

অভয় দিয়ে হাস্তে, রাজা, তা'পর গোহালে যান।

তিন গাই ছু' বাছর গোহালে।

রাজার চমক্ লাগে। শহা চোক পদা গা, সোনার খুর শিং রাপা, সত্যই তো, এক কপিলা।



মাঘ, ১৩৪৪

মাকে বুঝিয়ে এসে রাখাল খুলে দেয় কপিলার বাঁধন, রাজা দেখেন, মাটী ছোঁয় ছোঁয় বাঁট, কপিলার সেই বাঁটের হুধ উবে গেছে—রক্ত ঝল্ ছল্ বাঁট !

চার খুরে কপিলার, মুকুট ছুঁইয়ে মাথায় তুলে,' রাজা হুকুম দিলেন, "কাণাং ফেল।"

#### আট

খবর গেল। থানায় থানায় রাজকটক, পহর রাত না যেতে হাঁ। হাঁঃ। শব্দে জম্ল এসে।

## মাঠ জুড়ে' কাণাং পড়ে।

মশাল আর মশাল, পাহারা বসে গোহালে। মশার একটি ছানাও বস্তে পায়না কপিলার গায়।

সুঁচ্কোটা আধার কাঁপে। রাথাল জাগে মশালের সাথে।

তুপুর রাত কেটে' নিশুতি পড়্ল। পড়্তেই, হীল হীল্ হীল্ করে' এসে, সোনালী ডোরা এক কী যে সাপ, ঝলকে ঝমকে সব পাহারা এড়িয়ে গিয়ে হিস্ হিল্ শব্দে গোহালে কপিলার চার পা জড়িয়ে, ছাঁদন দিয়ে....ছেধ খায়!

যত পাহারার গা কাঁটা দিয়ে উঠ্ল, এলোমেলো মশাল ঝাটা হেন হট্ল, রাখালের ছ' চোখ ভাঁটা ঘুর্ল, শাঞ্জী সিপাই লোক লক্ষর সারা কটক জমা হল; কিন্তু, কে ছোঁবে এ সাপ ?

টাঙ্গী লাঠি, শূল তরোয়াল নীচুমুখ হয়ে রইল। রাজার হাতের মণিমুখ খড়্গ ঝুলে পড়্ল, কপিলার চার পা জড়িয়ে নিয়ে ত্ব খায় সাপ, কি করে' মারবেন ?

হাতের অস্ত্র হাতে, সিপাই-ই কি, রাজাই কি, দাঁড়িয়ে। আর, ছিল যারা সাপুড়ে,' চুল খাড়া তাদের, তন্ত্র মন্ত্র পড়বে কি, ছধ খায় সাপ আর পলকে পলকে বাড়ছে! দণ্ড না যেতে সাপের গা গোহালে ধরে না, আঙনে ধরে না, লেজ গিয়ে ঠেক্ল রাজার কাণাতের কোণে!

ছ'দিক থেকে তীর আদ্ছে, তরোয়াল হান্ছে, লাঠি কুড়্ল শূল বল্লম যত অস্ত্র পড়্ছে, ঠিক্রে যায় সব! পিছ্লে যায় সাপের গায়!

সবাই হাঁপিয়ে, দাঁড়িয়ে আছে।

A THE

ারঞ্চন মিত্র মজুমদার

মাঘ, ১৩৪৪

মশালচীরা, মশাল চেপে ধর্ল। না কিচ্ছু, না ফোস্কাটুকুও! সাপ, শুধ্ দিলে একটুকু মোড়ামোড়ি।

কপিলার তথ ফুরিয়ে যখন বাঁটে ঝর্লে রক্ত, সাপ তখন বাঁট ছেড়ে দিয়ে, জিড্ বাড়িয়ে, যে পড়্ল সাম্নে তাকেই জিভে টেনে পূরে, লোক লগর সৈতা সিপাই রাজকটক টপ গপ গিলে গিলে চল্ল!

মুকুট এঁটে, সাম্নে উচনো খড় গ রাজা দাঁড়াতেই হেঁকে, শেষ সিপাই গিলে ফেলে ল্ল্লিক্ করে' রাজাকে জিভে তুলে নিশুতির আধার শিউরিয়ে, সাপ, মাঠ জাঙ্গাল বিল সায়র পেরিয়ে, নদীর জল চীরে ভেসে চল্ল মণি মাথায়, যেন কোন্ সোনার চৌদ্দ ডিডা কাল বৈশাখীর ঝড়ো পালের টানে ছুটেছে সোঁ! সোঁ! সোঁ!

ঘরের বাতি ঘরে নেবানো—পাড়া পড়শী গাঁয়ের জন, কাঁপে থর্, থর্, থর্ —— কে জানে আরু, রাখালের মা আছেই কি নেই গ

সাধার কাটিয়ে কোথায় যে সে সাপের শিস্ গঙ্গে -যেন সমুধ্রের ডাক!

---( পরের বারে সমাপা )।





## ঐাঅপিত কুমার হালদার

## প্রথম দৃশ্য

িবিভীষণ পাতালপুরীতে তার রাজনরবারে বসে আছেন, পাশে অহি-রাবণ মহী-রাবণ ছটি নাতি এবং পিছনে পদার আড়ালে রাণী সরমা সমাহিতা। সকলেই পাঠকের নিকট রামায়ণ শুনচেন।

## —বিভীষণ—

থাক, আজ কি জানি রাম নামে অরুচি
হ'ল কেন বলত ?
শুনে শুনে রোজ রোজ লাগচেনা ভাল আর
যাই কোথা বলত ?

#### --- সরম|---

অহিরাবণ (বিনয় সহকারে)

শুনেছিমু মহারাজ রাম নাম জোরেতে জপে সদা যদি কেউ উঠে রোজ ভোরেতে মর্বে না কথনো সীতারাম বরেতে কাল তার কাটবে পাতালের ঘরেতে ?

## বিভীষণের-বিভীষিকা শ্রীঅসিতকুমার হালদার



#### ---বিভীষণ---

তাই ভেবে এত কাল এত যুগ কটিছে নাতিপুতি—লাথ লাথ যমালয়ে পাঠাত্ব স্থু তায় আছে কি পাতালেতে না মরে ? জানি আমি কাটে কাল রোজ হেথা যা' করে!

#### —মহিরাবণ—

দাদাভাই! ঠিক্ তাই; বেঁচে গেছে হন্তুমান
সাপে বর হয়ে গেছে হয়ে শেষে তিরোধান
রাম বড় শিব ছোট ব'লে সেই পাপেতে
ভীমরতি মরে তাই মহাদেব শাপেতে। \*
অহি-মহি কর চুপ্ মহাবীর হন্তুমান
এত শিখে তবু তোরা রাখলি না তাঁর মান ?
(বিভীষণের প্রতি)
অপেয়ে সে রামভড় কথা তার শুনো না
রাম ছেড়ে মরণের জাল তুমি বুনো না!

## —বিভীষণ—

পাতালের রাজা সাজা আর বল কি সাজে ? মরা ভাল, রাম নাম জপে যাই কি বাজে ! বিংশ শতা্লীতে বসে মোরা পাতালে 'এডিসন' 'মার্কনী' জগৎ যে মাতালে !

#### —মহিরাবণ—( অভিমান ভরে )

কি বলেন মহারাজ—আমরা কি পারি না কোন কাজ করিতে ?—কারো ধার ধারি না !

লেখকের লেখা " হতুমানের পাঁচালী " ক্রষ্টব্য।



## —অহিরাবণ—

ঠিক্ তাই, বালুসাই বানালে যা ধরাতে পারি তাহা করিতে এই জোর বরাতে।



মহারাল! এই নিন-নাজা এঁরে দেব কি ?

## —বিভীষণ—

আরে ছাই বালুসাই নয় যাহা ছনিয়া করেচে যা বিজ্ঞানে মগজটি ধুনিয়া।—
বেতারের বার্ত্তায় ভরে গেল দেশটা।
আকাশেতে উভ্চে রে মানুযরা শেষটা!

## বিজীবণের বিভীবিকা শ্রীঅসিতকুমার হালদার



माम् ३०८६

[ঠিক এমন সময় একজন নাগ প্রহরী হল্পদন্ত হয়ে একজন হাট্-কোট-টাই ধারী হাল ফ্যাসানের যুবককে ধরে এনে হাজির করলে |

-প্রহরী-

মহারাজ! এই নিন—সাজ। এঁরে দেব কি ? পাতালেতে এসেচেন নাম এঁর 'দেবকী'।

—বিভীষণ—

এ যে দেখি আধুনিক মানুষ যে তাই ত!
ভাব ছিন্ত এদেরে কোথা বল পাই ত!
যাই হোক্ এসে যবে গেছে এই এখানে
নিয়ে যাও পাডালের যেতে চায় যেখানে।

—দেবকী—

টিটাণিক জাহাজে মহারাজ ! ডুবে তাই পাতালেতে ঢুকে আজ দরশন তব পাই ! 'এনজিনিয়ার আমি পারি সব করিতে যমালয়ে গিয়ে তাই চাই নাক' মরিতে।

—অহিরাবণ—

—মহারাজ—!

আনুমতি হয় যদি পারি তবে বলিতে পারে কিনা জানিনাক' খোর এই কলিতে কাজ যা' আছে বাকি করেছিল রাবণে শেষ মোটে হয়নিক ধরেছিল গ্রাবণে।

—বিভীষণ—

কি কাজ বলি আছে তাই মোরে বল না ? জানি না তো আমি তা' কর কেন ছলনা !

---মহিরাবণ---

আমি বলি রাবণের চিতাটিরে নিভোলে শেষ হয় সব কাজ পাতালেতে তা' হ'লে।



#### —অহিরাবণ—

নাহে না,—আর এক কাজ আছে জরুরী— পারবে না কেহ তাহা পোষাবে না মজুরী।

#### --দেবকী---

ভিজে এই কাপড়ে হাড় গেল কালিয়ে । যেতে দিন মহারাজ ধরণীতে পালিয়ে ! ভিজে স্কুট ছাড়লে পারি সব করিতে— শুরন্ধাড়া হ'য়ে হেখা চাইনাক' মরিতে।

#### ---- সরমা---

(পর্দার আড়াল থেকে)
আমি যাই, কাজ আছে রান্নার ঘরেতে
সেরে ফেলি কাজ সব রাম নাম বরেতে।
(রাণী সর্মার প্রস্থান)

#### --বিভীষণ--

নিয়ে যাও প্রহরী দেবকীরে আদরে ভ'রে দাও সঙ্জায় উভূনী ও চাদরে।

## --প্রহরী--

যে ইকুম মহারাজ! নিয়ে যাই এখুনি যা' দেবার দেব সব, পোষাকের ঠিকুনি! (প্রহরী ও দেবকীর প্রশান)

### —অহিরাবণ—

দেখে যেন মনে হয় এ লোকটি পারবৈ রাবণের সিঁড়িটায় এই দেখ সারবে।

#### য়ণ----

ঠিক্ ঠিক্ তাই তো! স্বর্গের সিঁ ড়িটি শেষ এই করবে; (খুসী হয়ে হাস্থ করে) দেব খেতে বিঁ ড়িটি



#### —মহিরাবণ—

বিঁড়ি ও খায় না সিগারেট পাইপে 'মোক্' সে করে থাকে আধুনিক টাইপে।

---অহিরাবণ---

তা হোক্ এখানে স্বদেশীর দিনেতে সস্তায় সব হয়, কাজ কি এ ঋণেতে? 'বারসাই' চায়না ত কাজ সারে তুক্কায় পাতালেতে বিভি টেনে কাজ হেথা চলে যায়।

(প্রথম দৃশ্য শেষ)

## দ্বিভীয় দৃশ্য

িমহারাজ বিভীষণ, অহি ও মহি পাতালের এক অক্ষকার গুহার মধ্যে আব্ছা দেখা যাচেচ দেবকীকে চোথ বেঁধে তাঁরা সেখানে এনেচেন।

### ---দেবকী--

( হাতড়াতে হাতড়াতে চোধ বাঁধা অবস্থায় )

কৈ—? হেথা মহারাজ দেখচি না কিছু যে
আঁধারের হাতখানা গলা টেপে পিছুতে।
চোথ বেঁধে এনে হেথা সাজা মোরে দিলে কি ?
কোন দেশী রসিকতা কোন দেশী 'দিলেগি' ?

#### ---ভাহিরাবণ---

নাহে না, শোনো তবে বলি এক কাহিণী—
বাবণের সিঁ ড়িটিরে ক'রে এক বাহিনী—
মোরা যাব স্বর্গে, তুমি যাবে মর্ত্তে,
শেষ তুমি কর্বে খালি এই সর্ত্তে।



### —-বিভীষণ—

মহি! ওর খোল চোখ, বিজ্ঞান কলেজে—
পড়েছিল, পারবে—কি ভাল বলে যে—
এন্জিনীয়ারী, টেক্নিক্যালিটি—
আছে ওর মগজে ওরিজিনালিটি।
( অহি দেবকীর চোখ খুলে দেওয়ার পর সামনে একটি অসমাপ্র সিঁড়ি দেখে )

#### --দেবকী--

এ যে দেখি ঘূর্ণি স্তন্তের কোয়ারা
সিঁড়ি তায় উঠে গেছে আকাশেতে দোহারা
শেষ কি এ হয়নি ?—মনে ত হয় না ?
চড়ে দেখি ভার বোঝা সয় বা কি সয় না !
( ক্রমশঃ সিঁড়ি বেয়ে দেবকী উপরে উঠুতে লাগলেন )

#### ---মহিরাবণ---

(গলা উঁচু করে সিঁড়ির দিকে দেবকীকে লক্ষ্য করে) আরে য্যাঃ গেল যে সাগরের ওপারে সিঁড়ি বেয়ে যায় কোথা পাতালের ওধারে গু

## —দেবকী—

( উচ় থেকে কমাল নেছে )
দেখচি এ সিঁ ড়িটা চলে যদি চল্বে
সেই মত কাজ ক'রে তবে ফল ফলবে
কমালের ইসারায় দেব তাহা ব্ঝিয়ে
ভাঙা-চোৱা মেরামৎ ক'রে দেব বুঁজিয়ে।

#### ---অহিরাবণ---

পুনরার মাটিতে চিৎ হয়ে শুয়ে ভাল করে দেখে )
নাঃ আর দেখা ওরে যায়না ত কিছুতে—
আমাদের ফেলে ব্যাটা রেখে গেল পিছুতে।



#### ---সর্মা---

রোণা সরমা কাদতে কাদতে এসে।

গেল কোথা হতভাগা মান্তুষের ছানাটা—
চুরি করে থেয়ে গেছে বুদ্ধির পানাটা
করেছিফু তৈরী—অহি-মহি তরেতে
কত পূজা পার্বনণ—রাম নাম বরেতে।

—বিভীষণ—

হায়! হায়!—গেল যাঃ কোথা ওটা পালিয়ে (রেগে ) সিঁড়িটারে ভেঙে দাও সাগরেতে চালিয়ে।

িছম্দাম সিঁজি ভাঞা শক্ষতে লাগল, আর নেপথ্যে জাহাজের ভোঁ বেজে উঠ্ল। ]

(নেপথ্যে) প্রথম কণ্ঠ

দেখ, দেখ, অদূরে রুমালের ইসারায় ডাকচে যে ওটাকে দেখ দেখি কি যে চায় ?

(নেপথো) দ্বিতীয় কণ্ঠ

আরে এ কি ? দেবকী টিটানিক ডোবাতে ডুবেছিলে ; কোথা হ'তে এলে বাবা ভোগাতে ?

## [ য্বনিকা পতন ]

(পাঠকের পাঠ)

বিভীযণের বিভীষিক। কথা শ্বনপুর
শুনিলে সকল ব্যথা হয়ে যায় দূর।
কলিকালে অঘটন ঘটল যে জার
যেতে গিয়ে ঠেকিলেন স্বর্গের দ্বার।
নাশ্বরে ঘটাল যাহা অঘটন তাই
উপ পুরাণের মাঝে সেই কথা পাই।
জ্ঞান-বিজ্ঞান জোরে যায় অবহেলে
পাতালপুরীর সবে পাতালেতে ফেলে।
নগজের জোরে দেখ মর্জের লোকে
অবহেলে সাগরের ভিতরেতে ঢোকে।
তাল ঠুকে উঠে যায় বুদ্ধির জোরে
স্বর্গের সিঁড়িটায় উঠে যায় ধরে।
অসপ্ট সকল কথা শোনে যেই জ্বনে
কনে হলে পায় বর, বর হলে কনে।

## মাভির স্বর্গ

## শ্রীঅসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়

পল্লীমা গো--পল্লীমা গো!
সদাই তুমি চিত্তে জাগো।
শ্যামল তোমার স্নিগ্ধ রূপে মুগ্ধ আমায় করে।
তোমারি বিল, তোমারি মাঠ,
তোমারি পথ, তোমারি ঘাট,
তোমারি কানন, তোমারি কুঞ্জ,

ভোমারি সরোবরে লুক মন ঘুরিয়া ফেরে কতই তৃপ্তিভরে। স্থনীল ভোমার উদার আকাশ, শীতল ভোমার গায়ের বাভাস, ভোমার সোনার আচল পাতা

ধানের ক্ষেতের 'পরে। ভূমিই সামার মাটির গড়া মাটির স্বর্গ রে।

\*\*

কুঞ্জবনে, বাঁশের ঝাড়ে,
আমবাগানে, নদীর পাড়ে,
কী মাধুর্য্য বেড়ায় ভেসে, কী যে প্রীতি ঝরে!
পাথীর সভা গাছে গাছে,
প্রজাপতি হাওয়ায় নাচে,
লাল-শালুক আর পদ্ম ফোটে
দীঘির জলের 'পরে।

পল্লী আমার। পল্লী আমার। স্বশ্ব দিয়ে সৃষ্টি ভোমার।

#### মাটির স্বৰ্গ শ্রীঅসমঞ্চ মুৰোপাধ্যায়

এইখানেতেই মা-টি আমার থাকেন মাটির ঘরে। এই ত আমার মাটির গড়া মাটির স্বর্গ রে!

পূবে যখন সূর্যা ওঠে,
বিলের জলে মাণিক ফোটে,
দোয়েল শ্রামা উল্লাসেতে গায় রে 'টহল্'-গান।
'বউ কথা কও'—হলদে পাখী,
কণ্ঠ ভাঙ্গে ডাকি' ডাকি';
'কেষ্ট গোকুল' কোথায় ডাকে—

পাইনাক সন্ধান।

দ্বিপ্রহরে দূরের মাঠে, রাখাল ডেলের দিনটি কাটে; অশথ বটের ছা'য়ায় বসে

ছড়ায় বেণুর তান।

দিনের শেষে অস্ত-রবি,
ফুটিয়ে তুলে রঙীন ছবি,
সেই রঙেরই চেউয়ের তলে

বিদায় নিয়ে যান।

পল্লীমাতা ---পল্লীমাতা ! তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা। তুমিই আমার জন্মভূমি---

পুণা তীর্থধাম ! স্বর্গাদপি গরিয়সী তুমিই আমার প্রাণ !

সন্ধ্যা-ভারা ওঠার সাথে, সন্ধ্যা-প্রদীপ বধুর হাতে ;





আঁচল গলায়, তুলসী তলায় কত্তই মানং করে।

পল্লী জুড়ে শাঁথের ধানি

অমনি ঘরে ঘরে।

ঠাকুরমা'রা শিশুর দলে কতই রকম 'শোলোক' বলে। জোনাই স্থালে লক্ষ বাতি

ভাষার বৃক্ষ 'পরে।

ঝিঁ ঝিঁ রা সব একজোটেতে

ঐকাতানটি ধরে।

পল্লীমা গো-—পল্লীমা গো!
চিত্তে তুমি নিত্য জাগো।
তোমার বক্ষ সকল তুঃখ সকল দৈন্য হরে।
যেথায় থাকি, যেথায় যাই,
তোমার পায়ে ভিক্ষা চাই—
শেষ বেলাতে ঠাই দিও গো

তোমার সোনার ঘরে ওরে আমার জন্মভূমি মাটির স্বর্গ রে !



## সারনাথ

#### ভ্ৰমণ কাহিণী

### অমিয় মাধৰ মিত্ৰ

সারনাপ একটি ইতিহাসবিখ্যাত স্থান। বৃদ্ধদেব সর্ক্রপ্রথম এই সারনাথেই তাঁর অহিংসা বাণী প্রচাব করেন—সারনাথ বৌদ্ধ হিন্দুদের তাই একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। সারনাথের সহিত বছদিনের ইতিহাস জড়িত—এর সমস্ত বিবরণ এস্থানে দেওয়া সম্ভব নয়। সম্প্রতি সারনাথের একটি নৃত্ন মন্দির নির্ম্মিত হয়েছে—তার নাম রাখা হয়েছে 'মূলগদ্ধকৃটি' বিহার। মিসেদ্ মেরী ফ্টার নামে আমেরিকান মহিলা এই মন্দির নির্ম্মানের জন্ত লক্ষ্ণ টাকা দান করে ভারতবাসীর অন্তরের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। প্রায় তিন বছর হ'ল সারনাথে নিখিল ভারত বৌদ্ধ অধিবেশন হয়েছিল—তাতে আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান ও পৃথিবীর স্থান্থ প্রথকে বৌদ্ধভক্তরা যোগদান করেছিলেন। সারনাথে কতকগুলি দেখবার জিনিম আছে—তাদের মধ্যে 'মূলগদ্ধকৃটি' বিহার, জৈন-মন্দির, মিউজিয়াম, ধামেক স্থুপ, চৌথগুলী স্থুপ প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। সারনাথ কাশীর প্রায় আট মাইল উত্তরে। বেনারস ক্যান্টনমেন্ট থেকে বি, এন্, ডবলিউ, আরের গাড়িতে সারনাথে যাওয়া যায়। এ ছাড়া কাশী থেকে বরাবর একটি সারনাথে যাবার পাক। রাস্তান্ড আছে—স্তরাং মোটর, একা, কিংবা সাইকেলেও বেশ যাওয়া যায়।

মাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে সেবার এক বন্ধর সঙ্গে বেনারসে তার মানার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলুম। কাশীতে তথন ভীষণ বেরিবেরি। সকলেই ষ্টেশনে আনাদের ভালয় ভালয় কলিকাতায় ফিরে আসতে বল্লেন। আমরা কিন্তু কারুর কথা না শুনে একেবারে উঠলুম গিয়ে বন্ধুর মামার বাড়ি—বেণারসে ইংলিশিয়া রোডে। ওথানটা একট ফাঁকা বলে বেরিবেরি বিশেষ আধিপত্য বিস্তার করতে সাহস পায় নি।

বন্ধুর মাখা থাকেন ছোট একটি স্থন্ধর বাংলোতে—তাঁর পরিবারটিও অন্ধ। ভদ্রলোক আমাদের খুব আদের যত্ন করলেন এবং বাড়ির সকলেই যেন এক ঘন্টার মধ্যে কত দিনকার চেনা হয়ে উঠলেন। এইজন্মই সঞ্জীববাব তার 'পালামো' এ বলেছেন, "প্রবাসে বন্ধবাসী মাত্রেই সজ্জন।"—এর বান্তব প্রমাণ সেবার কাশী গিয়ে পেয়েছিলুম। সারনাথের কথা অনেকদিন থেকেই শুনে আসছিলুম কিন্তু কথনো দেখবার সৌভাগ্য ঘটে ওঠেনি—স্কতরাং সেই রাত্রেই ঠিক হ'য়ে গেল যে, পরের দিন ভোর বেলা আমরা সাইকেলে সারনাথ বেড়াতে যাব। কাজেই রাতারাতির মধ্যেই চারটে সাইকেল যোগাড় করে ঘড়িতে রাত সাড়ে চারটের alarm দিয়ে রাখা হ'ল।

ভোরে ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি আগেই বন্ধুর মামতো ভায়েরা উঠে বাধক্ষমে হাতমুখ ধুতে গেছে। কিন্ধ আমার বন্ধটি তথনও কুন্তকর্ণের নাক ডাকাচ্ছে। ভারী রাগ হ'ল ওর ওপর, দিশুম জোরসে ঝাঁকুনি। ও ওধু "উ:" বলে একবার পাশ ফিরলে মাত্র—ওঠবার কোন গতিকই দেখালে ন।। এদিকে ঘড়িতে ঢং ঢং



করে পাঁচটা বেজে গেল। কোথাও কিছু না পেয়ে হাতে নস্তির ডিবে থেকে দিলুম এক টিপ নস্তি ওর নাকে— ্বই না দেওয়া অমনি "হাছোা, হাঁছো।" করতে করতে হুড়মুড়িয়ে ও পড়ল উঠে; চোথ রগড়াতে রগড়াতে কুটার দিকে চেয়েই বিছানা থেকে এক লাফ মেরে ঢুকল গিয়ে বাথকমে।

চব্য চোষ্য পেটপুজো করে' আমরা চারজনে সাইকেল নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়ল্ম—তথন ঠিক ৬টা। ইংলিশিয়া রোড ধরে পূর্ব্ব দিকে থানিকক্ষণ যাবার পর রেললাইন পার হয়ে অন্ত একটা রাস্তায় এসে পড়ল্ম, রাস্তার নামটা মনে নেই—এই রাস্তাটাই বরাবর উত্তরে সারনাথের দিকে পেছে। রাস্তার ত্থারে আমের গাছ। যেতে যেতে বেনারসের কুইন্স্ কলেজ দেখতে পেল্ম—এখানে নাকি ভারতবর্গের মধ্যে সবচেয়ে ভাল সংস্কৃত পড়ানো হয়।

অনেকক্ষণ এইভাবে দাবার পর আমরা একটা কাঁচা রাস্থায় এসে পড়লুম—উ:, সে কি ভীমণ ধূলো, যেন ধলোর সাহারা! কলকাতার আসে পাশে অনেক কাঁচা, ধূলোভরা রাস্থা দেখেছি কিন্তু এ রকম মারাত্মক ধূলো আর কোথাও দেখিনি। তথন মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবীর সব রাস্থাকে এটা ধূলোয় টেকা দিতে পারে। দাইকেশের চাকা আর চলে না। ঠিক এক হাঁটু আন্দান্ধ ধূলো জমেছে রাস্থায়। আমাদের অবস্থা তথন একেশারে কাহিল। কোনগতিকে ত সাইকেলগুলো কাঁপে চাপানো গেল। মনে মনে ভাবলুম কি কুক্ষণেই না বাড়ীর থেকে বেরিয়েছিলুম। একবার ভাবলুম আর সারনাথ দেখে কান্ধ নেই এখন ঘরের ছেলে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি। কিন্তু এমন জায়গায় আমরা গিয়ে হাজির যে ফিরে আসাও সোজা নয়। কোন কিছুর অপরাধ না দেখতে পেয়েও বেচারা ভাগ্যের ওপর চাপালাম যত দোষ।

পরমৃত্রেই আবার ভাবলুম—'তৃঃথ বিনা স্থ লাভ হয় কি মহীতে ?' না, কগন না। স্ত্রাং বিশুণ উৎসাহ নিয়ে হাটতে আরম্ভ করল্ম—সাইকেল বাবু দিব্যি ঘাড়ে চেপে যাচ্ছেন। সাইকেল সামলাতে যাই ত কাপড় হার্ডুবু থায় ধূলো সমৃদ্রে, আর কাপড় সামলাতে যাই ত উনি কাঁধে থাকেন না—মহা মৃদ্ধিল। এই অবস্থায় প্রায় আধ্যতী ধূলোর সঙ্গে লড়াই করবার পর আমরা আবার ভাল রাস্তায় এসে পৌছলুম। কিছুদূর যাবার পর আমরা একটা তেমাথায় এসে পৌছলুম। এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে সোরস্থুর আর এব বাদিকে চলে গেছে সারনাথ, কাজেই আমরা বাদিকে সাইকেল ফেরালুম। রাস্তাটি বড় বড় গাছ দিয়ে ঢাক। বনবীথির মত। একটু পরেই ভানদিকে সারনাথের ছোট ষ্টেশন দেখতে পেলুম।

আরও থানিকটা যাবার পর বাদিকে একটা বড় ভূপ চোথে পড়ল—এর নাম চৌথগুলী ভূপ। বৃদ্ধদেব উরুবিল থেকে সারনাথে আসার পথে এইথানেই প্রথম তাঁর পাচজন শিয়ের দেখা পান। ভূপটার চড়োয় একটা আটকোণা ইটের ভক্ত আছে। সবশুদ্ধ প্রায় নকাই ফিট উঁচু হবে ভূপটি। সাইকেলগুলোকে মাটীতে শুইরে রেখে আমরা ভূপের ওপর উঠতে আরম্ভ করদুম। এখান থেকে সারনাথের মন্দিরটি বড় স্থলর দেখায়। কাশীরও দৃশ্য পাওয়া যায়। কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজা তৃটি বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ শুপরে বসে আমরা নেমে এসে আবার সাইকেল চাপলুম। এবার সোজা পশ্চিমদিকে। থানিক যাবার পর আর একটা ভেমাথায় আমরা এসে হাজির হলুম। ভানদিকে বেঁকে কিছুদ্র গিয়েই সারনাথের নতুন মন্দির



মূলগন্ধকৃটি বিহার দেখতে পেলুম। কি কুন্দর এই মন্দির! চোথ যেন জুড়িয়ে গেল। কি কুন্দর এর কাক্ষ্নার্য! সারনাথ জায়গাটি ভারী নির্জ্জন—মনে হচ্ছিল কোন্ এক অজানা লোকে চলে গেছি। সেই গভীর নিস্তন্ধতার মধ্যে সারনাথের স্তঃপের ধ্যান গন্ধীর দৃশ্য দেখে আমার মনে যে অপার্থিৰ অফুভৃতি হয়েছিল তা' আমার জীবনের চিরকালের হয়ে থাকবে। ঠিক এই জায়গাটিতেই ভগবান বৃদ্ধ একদিন তাঁর 'অহিংস। পরমোধর্ম' বাণী প্রচার করেছিলেন। ধন্য এই স্থান।

রান্তার ওপরেই একটি ফটক। মাঝখান স্থন্দর লাল স্থরকির রান্তা। গেটের গায়ে সাইন বোর্ডেইংরেজিতে লেখা রয়েছে—Cars not allowed.—স্মানদের ছিল সাইকেল, আমরা সাইকেল শুক্তই ভেতরে চুকলুম। ওগুলোকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে রেখে মন্দিরের সিঁড়ির সামনেই লেখা রয়েছে Shoes off please—নঃপাদে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভেতরে চুকলুম।



সারনাথ মৃলগন্ধকৃটি বিহার

ভেতরে সে কি চমংকার দৃশু! মন্দিরের চারধারের দেওয়ালে বৃদ্ধদেবের জন্ম থেকে মৃত্যুকালের পরিচায়ক অনেক ছবি। ছবি আঁকবার জন্মে স্বদ্ধ জাপান থেকে নহ্ম ও কাওয়াই নামে তৃজন আর্টিষ্ট এসেছিলেন। মন্দিরের দেওয়ালের ছবি দেখতে দেখতে আমর। ক্রমশঃ এগিয়ে চললুম। তার পরেই সামনে বৃদ্ধদেবের পিতলের একটা প্রকাণ্ড মৃর্ত্তি দেখতে পেলুম।

একটা ব্যাপার দেখে আমরা সবচেয়ে অবাক হয়ে গেল্ম—একজন বৌদ্ধ ভক্ত হাত যোড় করে কেবলই সেই মূর্ত্তির চারিদিকে ঘুরছেন—ও মাঝে মাঝ মৃত্তিটিকে নমস্বার করছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে আমাদের সাহস হ'ল না।



মন্দির থেকে বাইরে এসে আমরা একবার মন্দিরটার চারিধারে ঘুরে দক্ষিণ দিকে চল্লুম। কিছুদ্রে আর একটা স্ত প দেখতে পেলুম—এটি ধামেক স্তৃপ। এই স্তৃপটি চৌখণ্ডা স্তৃপের চেয়ে বড় বলে মনে হ'ল।



ধামেক স্থপ

সবশুদ্ধ ১২০ ফিট উঁচু উপরে ওঠবার কোন রাস্ত। নেই। এখান থেকে সারনাথের নতন মন্দিরটির দুভা বড়ই ফুন্দব দেখাচ্ছিল—পকেট থেকে ক্যামেরাটা থার করে একটা ছবি নিলুম। তাবপর ধামেক স্ত,পেরও একটা ছবি তুললুম। সাইকেলগুলোকে এথানে একজন লোকের জিমায় রেথে আমরা এবার দক্ষিণদিকে কাছেই Excavations পেশতে গেলুম। Excavations, মানে-লোকজন লাগিয়ে মাটি খুঁড়ে তার তলা থেকে বহুকালের প্রাচীন কীর্দ্ধি আবিষ্কার করা। অনেকদিন হ'ল দারনাথে excavations চলে আসছে যেমন নালানায় চলছে এবং এর ফলে পুরাকালের যেমন শ্রীঅশোকের সময়ের অনেক জিনিয় আবিদ্ধার করা হয়েছে। অয়ের-টেল নামে এক সাহেব প্রায় ত্রিশ বছর আগে এই স্থান খুঁড়ে সারনাথের আসল মন্দির, অংশাক স্তম্ভ ও তার চূড়া এবং অনেক কিছু আবিষার করেছেন। মার্শ্যাল ও হারগ্রীবস নামে আরও চু'জন প্রত্নতাত্তিক

আবিক্ষারে সাহায্য করেছেন। ১৯২৪ সালে দয়ারাম সাহানী প্রায় পাঁচ বছর excavations চালিয়ে যে সমস্ত আবিক্ষার তাঁর পূর্ব্বে হয়েছিল এবং য়া তিনি নিজে করেছিলেন সেগুলি সংরক্ষিত করবার ব্যবস্থা করেন। সেই সমস্ত কীর্ত্তি সারনাথ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে! অশোকের সময়ের ঘর-বাড়ীর ভয়াবশেষ আব্দুও বিশ্বমান রয়েছে। য়ি তোমরা কথন সারনাথ য়াও তো এ সমস্ত দেখতে ভূলো না য়েন—তাহলে তোমাদের ইতিহাসে বৃদ্ধদেব ও অশোক পড়া এবং সারনাথ ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে য়াবে। Excavations দেখবার জন্ত আমরা একজন গাইড নিয়েছিল্ম—সে আমাদের প্রত্যেকটি জিনিষ দেখিয়ে ও বৃঝিয়ে দিচ্ছিল; সত্যি কথা বলতে কি আমাদের ভারী কোতুহল হচ্ছিল। Excavations দেখতে য়াবার পথে ক্রমশই আমরা নীচে নামছিল্ম—স্কড়ল দিয়ে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল যেন পাতালে প্রবেশ করছি। সমস্তটা ঘূরতে আমাদের প্রায় আধ্যতী সময় লাগলো।



মাম, ১৩৪৪

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমর। প্রবিদিকে চল্লুম জৈনমন্দির দেখতে। সারনাথের একটা বৈশিষ্ট হচ্ছে যে 'মূলগন্ধকৃটি' বিহারের প্রায় হাত পঞ্চাশ দূরে পূর্ব্বদিকে এই প্রকাণ্ড জৈন মন্দির। মন্দিরটি দেগে মনে হ'ল বেশীদিনের তৈরী নয় কারণ সেটি আধুনিক ভাবে তৈরী। এ মন্দিরটির জন্ম সারনাথ জৈনদের ও

একটি ভীর্থস্থান। মন্দিরে গিয়ে দেখলুম্ সামনের বড় গেটটা খোলাই রয়েছে কিন্তু ভেতরে দরজা বন্ধ— কেউ কোণাও নেই। স্কুতরাং এ প্যান্থই দেখেই আশা মেটাতে হল।

জৈনমন্দির থেকে বেরিয়ে আমরা বৌদ্ধ পুরে।হিভাদের গৃহে জল থেতে গেলুম। আমরা দেখানে দেখলুম জাপানী বৌদ্ধই অধিকাংশ। একজনের দঙ্গে ইংরাজিতে আলাপ করে জল থাবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলুম। হাসিমুপে তিনি বাড়ীর উঠানে পাত্কে। দেখিয়ে দিলেন।

এবার আমাদের মাত্র মিউজিয়ম দেপতে বাকী। সাইকেল নিয়ে আমরা আসবার মূপে তেমাথার মোড়ে সারনাপের বিধ্যাত মিউজিয়াম দেপতে পেলুম। সামনে হুন্দর বাগান—মাঝথান দিয়ে একটা পরিচ্ছন্ন রাস্তা। মিউজিয়মের বড় দরজার সামনেই দেখলুম বিধ্যাত সিংহচ্ডা রয়েছে! কিন্তু—মিউজিয়ম তিনটের সময় বন্ধ হয়ে গেছে!—মনটা বড়ই দমে গেল, শেষকালে কিনা একটার জান্তে খুঁৎ রয়ে গেল, কিন্তু তখন আর কোন উপায় নেই—হতরাং মিউজিয়ম আর দেবার দেখা হল না।



বিখাতি সিংহচ্ডা

মিউজিয়ম থেকে বেরিয়ে আমর। কাশীর দিকে ফিরল্ম। আবার সেই মকভূমি পার হতে হবে ভেবে শরীর ভয়ে রি-রি করে উঠলো—যাহোক সারনাথ দেখার সৌভাগ্যে সমস্ত কট ও ভয় দূরে ঠেলে ফেলে দিলুম।

यथन वारत्नाम कित्रन्म তथन मस्ता ७है।।



# প্ল্যান্চেট

### <u>জীশামুক</u>

বাড়ী কেববার সময় মিন্তু বললো—"সমুদা সব ঠিক রইলো তাহ'লে, তুমি, আমি আর দাদা—শনিবার সন্ধা। সাতটায়; বাবা মা কেউ বাড়ী থাকবে না, সব নেমতন্ন আছে। আমি মাকে বলে রেপেছি, সেদিন রাজে তুমি আমাদের বাড়ী থেও।"

মিন্তর দাদা বিভু জিজাসা করলো—"মাকে সব বলেছিস বুবি ? মা শুনে কি বললো রে ?" মিন্ত উত্তর দিল—"মা বললো বেশ ত' একরকম মজার পেলা হবে ভোমাদের, আমি ওসব ভূত-টুতে মোটেই বিশাস করি না।" সমু বাদা দিয়ে বললো—"এদের ভূত কিন্তু বলা চলে না মিন্ত।" "সে ত' জানি, তুমি ত' এস, সব ঠিক করে রাগবো"—মিন্ত উত্তর দিল। সমু বললো—ভূলো না, একটা টেবিল কালো টেবিল ক্লথ দিয়ে ঢাকা, সবুজ কেছু দেওয়া টেবিল-ল্যাম্প, কাগজ, পেন্সিল"—একট্ ভেবে নিয়ে আবার বললো—"না আর কিছু নয়; প্ল্যান্চেট, আমিই নিয়ে যাবো।"

শনিবার সন্ধা। মিছুদের বাড়ী সমু এসে দেখে দোতলার পড়বার ঘরটিতে একেবারে তৈরী হয়ে বিভূ ও মিছু বসে আছে, সঙ্গে আরেকটি কে ছেলে। সমু ঘরে চুকতেই মিছু বললো—"ঠিক সময়ে এসেছো, আমাদের দলে আরেকজন হয়েছে; এই যে জিছুলা, কাকীমার ছোট ভাই। তৃমি জিছুলাকে একটু বলে দিও প্রথমে।"

টেবিলের চারপাশে চারখানা চেয়ারে সকলে বসলো! সবুজ শেড্ দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে পাশের বন্তার চাল ও তিনটে তালগাছের মাখা চোথে পড়ে। আকাশ বেশ পরিষ্কার, একট্ মেঘ নেই—তারাগুলো জল্ জল করছে। মিহুর কোঁকড়ানো চুলের ছায়া দেওয়ালে গিয়ে পড়েছে, তার অস্তির চোপড়টো নেচে নেচে নেচে বেড়াছে একজনের পর আরেকজনের মুখের উপর। মিহুর ঠিক সামনেই সমু বসে, চওড়া কপালে তাকে বয়সের চেয়ে একটু বেশী আর গন্তীর দেখায়। মিহুর দাদা ও বিহু একই ক্লাসে পড়ে আর সমন্ত কাজে ও এই দলের পাণ্ডা। মিহুর ডানদিকে বসে বিহু আর বাঁদিকে জিতু; জিতু বেচারী আজ এই দলে প্রথম। কোখায় একটু গন্ধ গুলব হবে বা খেলাধ্লা—না এই গন্তীর হয়ে টেবিলের চারদিকে বসে এই সব! কি করে, মিহুর পাল্লায় পড়ে আজ থাকতে বাগ্য হয়েছে। ওর পাতলা ঠোঁট আর টানা টানা চোখছটি দেখলেই মনে হয় যেন কোন কাজেই ও জোর করতে পারে না—কৈট্ট একটু জোর গলায় টেচিয়ে কথা বললেই যেন ওর চোগ ছলছল করে উঠবে আর কাপতে হক্ষ করতে ঠোঁট ছ্গানি।



মাঘ, ১৩৪৪

সম্ গন্তীর পলায় আরম্ভ করলো জিতুর দিকে চেয়ে "আমি কেশবাবুর কাছ থেকে যা শিথেছি তাই বলি। মান্ত্যের মরবার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়। আত্মার মৃত্যু হয় না। এই আত্মারা আমাদের চারিদিকে খুসিমত ঘুরে বেড়ান এবং আমরা যদি ডাকি ত আসতে পারেন।"

জিতু একটু ভয় ভয় পেলো। সম্ব চোথের উপর থেকে চোথ ফিরিয়ে নিয়ে মিন্তর দিকে চাইলো।
মিন্ত একটু মিষ্টি হাসি হেসে যেন জভয় দিল— ৬য় ত' নেই কিছু। কিন্তু সে একটু তৃষ্ট্,মির সঙ্গে জিজ্ঞাসা
করলো—"আচ্ছা শারাপ আত্মারা এসে আমাদের মেরে ফেলতে পারে ?" জিতু তাড়াতাড়ি বলে উঠলো
"সমুদা, তাদের অনিষ্ট না করলে আমাদের কিছু হতে পারে না ?"

"তাই তো মিন্ধ তয় পেয়েছ বুঝি ?" সমু জিজ্ঞাসা করলো। বিভূ বাধা দিয়ে বললো—"না সমূ তুমি জানো না, ওসব মিন্ধটার ছৃষ্ট্রী। ডানপিটে মেয়ে, ওর আবার ভয়" সমূ বললো—"এবার আমরা কি করবো তাই বলি। আলো নিবিয়ে দিয়ে কাগজের উপর প্ল্যান্চেটে হাত রেগে চুপ করে বসে ভাববো। থানিকবাদে প্ল্যান্চেট যথন বেশ কাঁপতে থাকবে তথন জানতে পারবো কোন না কোন আগ্লা



সকলে ম্যান্চেটের ওপর পশাপাশি হাত রেখে বসেছে

এমে গেছেন। তথন আলোজেলে দেখতে পাবে৷ যে প্ল্যানচেটের মধ্যের পেনসিলটি কাগজের উপর লেখা স্তক্ত করেছে। আমাদের ইচ্ছামত প্রশ্ন করতে পারি: তার উত্তর বেশ স্পষ্ট লেথায় ভক্ষণি পাওয়। যাবে। তবে কেশববাৰ বলেন যে কাকর কোন রকম অক্রায় প্রশ্ন বা হাসাহাসি করা উচিং नेश । তাহলে আত্মারা বড কট পান মনে।" এই কথা বলে সমু মিছুর দিকে চাইলো।



মাঘ, ১৩৪৪

—"বা তোমায় ত' বলেছি বাড়ীতে আজ কেউ নেই চাকরেরা ছাড়া; তবু বন্ধ করে দি। রামাটা যা চেঁচায় মাঝে মাঝে:" সমু সাদা কাগজের উপর ঠিক মাঝেখানে প্রান্চেটট বসিয়ে তার গর্জে একটি পেনসিল লাগিয়ে দিল। সকলে প্রান্চেটের ওপর পাশাপাশি হাত রেগে বসেছে, টেবিল ল্যাম্পটি একধারে রাথা— ফুইচ ঘুরিয়ে আলো নিবিয়ে দেওয়া হ'ল।

মিন্ত একবার চোথ বুজেই আবার চারিদিকে চেয়ে দেখলো সকলের মুথ দেখা যাচ্ছে কিনা। কালো কালো এম্পট ছায়ামূর্তি ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। মিন্তুর বাঁ হাতের আপুলের সঙ্গে ছুঁয়ে ছিল জিতুর ডান হাত—মিন্তুর মনে হ'ল জিতুর আপুল কাঁপছে—সে কড়ে আপুল দিয়ে একটু চাপ দিতেই কাপুনি বেশ থেমে গেল।

জিতুর সামনেই থোলা জানলা। ঘর অন্ধকার হতেই সামনের বস্তীর চাল ও তার ঠিক পাশের কালগাছের মাথাগুলো বড় ভীষণ দেখালো—যেন তিনটে প্রকাশ্ত দৈতা হাঁটুগেড়ে বসে আছে পাশাপাশি। আকাশের দিকে চেয়ে জলছলে তারাগুলোকে বড় ভাল লাগলো—ঐ ভাগাদের মিটমিটে আলোর দিকে চেয়ে ঘরের অন্ধকাবের কথা ভূলতে চেষ্টা করলো।

সব চুপচাপ। ঘরের মধ্যে নিশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না—বড় রাস্থা থেকে গাড়ীর আওয়াজ অস্পত্ত ভেসে আসছে—একটি ছোট ছেলে কোন বাড়ী থেকে হঠাৎ কেঁনে উঠলো আর ভার সঙ্গে সঙ্গে মাধের গমকাণি—চুপ চুপ বলছি। একটা গলা শোনা গেল ঘরের ভিতরেই—"কাঁপছে না ?"

এ বিভূর গলা নিশ্চয়ই, কিন্তু কি ভয়ানক গণ্ডীর আর ভারী শোনালো। সমু উত্তর দিল "আমারও মনে হচ্ছে দাঁপছে প্রান্তেট—মিন্ত টের পাক্ত ৮"

মিন্ন বললো—"পাচ্ছি।" এবারে মিন্তুর গলার আওয়াজে বেশী উৎসাহ খুঁজে পাওয়া গেল না— বোধ হয় ভয় পেয়েছে সে—জিতুর হাতটি আন্তে আন্তে এসে মিন্তুর হাতের উপর ভর করে চাপ দিয়ে রইলো—মিন্তুর মনে হ'ল জিতুর হাতের কাঁপুনিতেই গেন প্লান্চেটটা কাঁপছে। এবার মনে হ'ল সমুদাকে বলে এ কথা, কিন্তু কিছু বললো না।

সম্ ফট করে আলোটা জেলে দিতেই বেশ বড় ছ'চারটে নিঃখাদের শন্দ হ'ল, সকলেই যেন নিশ্চিম্ত হ'ল এতক্ষণে। সম্ বললো "এইবার আমরা প্রশ্ন করবো; যে আত্মা এসেছেন তিনি তাঁর উত্তর কাগজের উপর লিখে দেবেন। মিণ্টুর ও জিতুর নিরিবিলি ঘরের চারিদিকে একবার চোগ ব্লিয়ে নিতে পিয়ে চোপাচোগি হয়ে পেল। ছজনই বেশ লক্ষায় পড়লো, কারণ ওরা ভেবেছিল মরের চারিপাশে একবার দেখে নেওয়া ভাল—খদি আত্মাতীত্ম। হঠাং যদি পিছন থেকে এসে—।

বিভূ বললো—"সমু আরম্ভ কর।"

সমু জিজ্ঞাসা করলো—"আপনি কে ? কি করে মার। গেছলেন ?" কাগজের উপর পেনসিলশুদ্ধ প্রান্চেট সরে সরে গেল এক লাইনে। সমু প্যান্চেট সরিয়ে নিয়ে পড়লো—"আমার নাম এবসন্ত বিখাস— আমার মৃত্যু হয় গরুর গাড়ী চাপা পড়ে।"



মাঘ: ১৩৪৪

কথা শেষ হতে না হতেই মিহ খিল্ খিল্ করে হেনে উঠলো আর তার দেখাদেখি জিতুও। তবে জিতুর মুখ দেখে মনে হয় ওর হাসিতে আনন্দের ভাগটা কিছু কম।

সমুধমকে বলে উঠলো—"চিঃ মিন্ত, জানো হাসাহাসি কংলে এঁরা থারাপ করতে পারেন আমাদের।" বিভূ বললো—"মিন্ত, কি হচ্ছে ? সাপে কি—" কথাটা আর শেষ করলো না। মিন্ত ভাবলো গরুর গাড়ীর চাপা পড়েছে শুনলে হাসি পায় না বুঝি ? ঠোঁটটা কামড়ে একবার বিভূর দিকে চাইলো! জিতু চেয়ারে একট্ট নড়েচডে বসলো। থারাপ করতে পারেন—কথাটা তার ভাল লাগেনি। থারাপই যদি হবার সম্ভাবনা আছে তবে কাজ কি এস্ব করে ? মুগে বিরক্তির ভাব প্রকাশ পেলো।

সমু আবার বললো—"আপনার সম্বন্ধে কিছু বলুন —িক করে মৃত্য হ'ল, এই সধ আনাদের বড় জানতে ইচ্ছে করছে ৷"

এরপর বেশ থানিকক্ষণ কাগজের উপর ঘস্ঘস্ আওয়াজ এক এক লাইন শেষ হয় আর প্ল্যান্টেট আবার ফিরে এসে কাগজের বাঁগার থেকে নতুন লাইনের উপর চলতে ক্রক করে। ঘরের ভিতর আর কোন শব্দ শোনা যায় না। এত চুপ যে থারাপ লাগে, একটু ভয়ও করে। দূরে একটা পেঁচাও ডেকে উঠলো বিশ্রী ভাবে; মনে হ'ল যেন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডেকে উঠল। সকলেই চমকে জানলার দিকে দেখলো। তালগাছের মাথাগুলো একটু একটু নড়ছে, কালো বন্ধীর চালটা একটা প্রকাণ্ড কুমীরের মক্ নিশ্বন্ধ ভাবে শুয়ে আছে—দুরে একটা বাড়ী থেকে সবুজ আলো দেখা যায়।

প্রান্চেট থামল। সমু কাগজটা তুলে ধরে পড়লো,—টাউন স্কলের সেকেগু-মাষ্টার ছিলাম আমি।
কুল থেকে পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার বাড়ী। আমার মা, স্ত্রী ও ছোট্ট একটি মেয়ে—এই নিয়েই ছিল
আমার সংসার। মেয়েটি আমার বড় চঞ্চল আর তৃষ্ট্র ছিল, অনেকটা মিতুর মতনই, আর দিন রাতে আবদারের
তার শেষ থাকতো না, নাম তার কমলা।"—এই পর্যান্ত পড়ে সমুমিতুর দিকে চেয়ে একটু হাসলো বিভূ
ভিতৃত্ত মিতুর দিকে তাকালো। মিতুর বড়া রাগ হ'ল—সে ঠোট উলটে চোথ বুজে বুড়ো মাতুষের মত
মুখ করে বসে রইলো,। ভাবটা এই যে, তৃষ্ট্র না হাতী, ভারী ত'!

সম্ আবার পড়ে গেল—"সেদিন স্কুলের পর বাড়ী ফিরছি, সারাদিনের বিষ্টিতে পথঘাট কাদা, সাবদানে পা না ফেললেই—বাস। একটা সরু গলির মোড় ফিরেছি, দেখি সামনে থেকে একটা গরুর গাড়ী ছুটে আসছে। দেখেছ ত,' মাঝে মাঝে কলকাতার রাস্তায় গরুর গাড়ীগুলো কি রকম জোরে ছুটে চ'লে। এক পাশে সরে যাবে। ভাবছি এমন সময় তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তার ওপার থেকে একেবারে ছুটে আমার সামনে দিয়ে চলে গেল। তাদের ত' আর ঠেলে ফেলে যেতে পারি না, তাই, কি করবো ভাববার আগেই গরুর ধারায় মাটিতে পড়ে গেলাম আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু। তারপর এই শৃষ্ণ রাজ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আজকে তোমরা ডাকতে দে ড়ে এলাম। কমলার জন্মে বড় মন কেমন করে। এখন বেশ বড় হয়েছে—যথন বই পাতা নিয়ে সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করতে স্কুলে যায় তখন মনে হয় একবার ছুটে গিয়ে কোলে তলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরি।"



সমূর পড়া শেষ হোল ; সকলেই চুপ, ঘরের হাওয়া ভারী হয়ে উঠেছে। মিন্তর চোথে জল টল্টল্ করছে। সে আন্তে আন্তে মুখ ফিরিয়ে চোথের জল মুছবার আগেই জিতুর চোথেও হঠাৎ জল এসে গেছে একেবারে তকুল ছাপিয়ে—ঠিক বোঝা গেল না, আলোর শেডের ছায়া ওর মুথে গিয়ে পড়েছে।

কিছুক্ষণ পরে সম্ প্ল্যান্চেট যথাস্থানে রেথে আবার প্রশ্ন করলো—"আপনার। যথন খুসী যেথানে সেগানে যেতে পারেন ?" খস্থস্ লেথার পরে কাগজ তুলে সম্ আবার পড়লো—"আমরা ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারি বটে যতদূরই হোক না কেন। সতিছে, এই ধরো না কেন দিল্লী গিয়ে দেখে আসতে পারি মিছুর বড়মামীমা কি করছেন। কিন্ধ তা'তে লাভ কি ?—তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে কি করে নিজের। ত' আর দেখতে পাবে না ?"

মিন্ত চোপ বড় বড় করে কথাওলো যেন গিল্লো, কি অসম্ভব কথা। দিল্লীতে তার বড়মানীমা থাকেন—জানল কেনন করে। সভিচ্ছি তে। এই ন'শো মাইল গিয়ে এপনই দেপে আসতে পারেন বড়মানীমা কি করছেন—তা'লে এঁদের অসাধা কি? এঁরা পারেন না এমন কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে ? ইচ্ছা করলে ত' এক নিমেষে সব ক'জনাকে সাবাড় করেও দিতে পারেন।— মিন্তর সত্তিই এবার ভয় হল। জিতুর দিকে তাকিয়ে দেখে জিতু চুপটি করে বসে আছে, ওর শরীর একটুও নড়ছে না, চোপ যেন চেয়ে ঘূমিয়ে পড়েছে। সমুর মুখে কিন্তু ভয়ের লেশমান নেই। এ যেন ওর জীবনের নিতাকার ঘটনা, নতুন কিছু নয়। এই জন্মেই ত' সমুদার উপর মিন্তর এত ভরসা।

সমূব গলার আওয়াজে মিন্ত চম্কে উঠলো,—সমূ বলছে—"আপনি যদি ভবিশৃৎ জানতে পারেন ত' আমাদেব চারজনের সম্বন্ধ কিছু বলুন না, জানবার বড় ইল্ডা।" একট্বাদে কাগজে উত্তর এল—"আজ আমার একট্ব তাড়াতাড়ি আছে; আরেকদিন সময়মত সব বলবো। তোমাদের আগ্রহ দেখে ভারী খুসী হয়েছি কোমরা ভালো ছেলে মেয়ে। একটা কথা যাবার আগে বলে যাই তোমাদের মধ্যে একজনের আজকে বড় বিপদ আছে, সকলেই একট্ব সাবধানে থেকো। আজ আসি।"

মৃথ শুকিয়ে গেল সকলেরই—বিপদ! বিপদ আবার কি আসবে—এ আত্মার ভয়-দেখানো নয়তো পূ কিস্ক যে-ভাবে বলছেন তাতে মনে হয় যেন সতিয়। বাড়ীর মধ্যে বিপদ কি হতে পারে পূ আর যার বিপদ সে যদি রক্ষা না পায়, তাহ'লে পূ সকলে মৃথ চাওয়াচাই করলো। জিতুর মৃথ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, বিপদ যে তারই এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নেই। মিছ ঠোঁট কামড়ে চেয়ারের হাতল ছটো ধরে ফেলেছে, মনে হল যেন ও কাঁপছে। সমৃ কিন্ধ প্রকাশ করতে চায় না, ও ভয় পেয়েছে, শরীর একটা নাড়া দিয়ে একটা ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলো—"যাবার আগে একটা কথা শুপু বলে যান, কার বিপদ আর সে রক্ষা পাবে কিনা প্

প্রাান্চেট শেষবারের মত এক লাইনে সরে সরে চললো আর সেই থস্ঘস্ শব্দ।

সমু পড়লো—"কা'র বিপদ বলবার ইচ্চ। ছিল না, আগে থেকে ভয় পাবে এই ত'—না ? তবে যখন পীড়াপীড়ি করছো বলতেই হবে। তোমাদের মধ্যে একজন তাকে রক্ষা করবার বিশেষ চেষ্টা করবে, তবে



মাঘ, ১৩৪৪

সে সফল হবে কিনা বলতে পারছি না। ভয় পেয়ো না। বিপদ যথন আসবেই আগে থাকতে ভেবে ভেবে তাকে আটকাতে পারে কেউ? মিহুকে একটু সাবধানে রেখে।—চল্লাম।"

মিন্দ্ৰ—মিন্দর বিপদ আজ ? চারজনেরই গলা টিপে পরে কে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে দিল। মিন্দু ছাড়া সকলের যেন একসঙ্গে কান্না পেয়ে গেল—মিন্তর বিপদ আজ ; কি হবে ? মিন্দু নিশ্চল পাথরের মৃতির মত বসে। প্রথম শুনে ভয়ে হিম হয়ে গেল সমস্ত শরীর, বুকের থেকে ধক পক্ আওয়াজ ও নিজেই শুনতে পেয়েছে। তারপর ভাবতে লাগলো ওকে বাঁচাবার চেন্টা করবে—সমূর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল, সমূদা ছাড়া আর কে ? ওর চক্চকে প্রশন্ত কপালখানা চোগে পড়লে যেন সাহস আপনি এসে পড়ে; কিন্তু জিতুলাই বা নয় কেন ? জিতুর দিকে চেয়ে দেখে চোথে ওর একটা অসম্ভব তীক্ষ দৃষ্টি, মন কিন্তু ঘরের বাইরে অনেকদ্রে চলে গেছে। জিতুলা বাঁচাতে পারবে ? হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ তুম্ তুম্—সকলেই হাউ-মাউ করে লাফিয়ে উঠলো চেয়ার থেকে। আবার সেই আওয়াজ তুম্ তুম্ তুম্—দরজার উপর কে ঘা মারছে আর সঙ্গে সঙ্গের রামা চাকরের গলার চীৎকার—"পাবার তৈরী যে—আটটাও ত' বেজেছে, সকলে থেতে আস্থন।"

বিভূ সকলের মুপের দিকে চেয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলো কিন্তু মুথে হাসি ফুটলো না। সম্ব ইচ্ছা হ'ল রামাটাকে এখুনি খুব পিটিয়ে দেয় কিন্তু কেউ কিছু বললো না, কোনরকমে তালগোল পাকিষে পিল খুলে সকলে এলোমেলো ভাবে ঘর থেকে বেশিয়ে গেল। আলো জলতেই থাকলো, নিবোবার কথা কাকর মনে পড়ল না।

পাওয়ার পর সমৃ ও বিভূ এসে ঘরে ঢুকলো। বিভূ বললো—"আমাব মনে হয় তুমিই আজ মিন্তকে রক্ষা করবে। জিতৃকে সাহস দেবার জন্ম মিন্ত কি বললো শুনলে ত' পুবললো, আজ জিতৃদাই আমাকে বাঁচাবে। মিন্তুটা যেন কি রকম, একটু আগে কত ভয়ই না পেয়েছিল আর এখন দেখে মনে হয় বিপদ হবে জেনে ও খুব খুসী হয়েছে। সমৃ চুপ করে শুনলো, মৃথে ওর বড় ভাবনা ফুটে উঠেছে—-আজকের স্বটুকু দায়িত্ব যেন ও মাধা পেতে নিয়েছে।

দূর খেকে কে যেন চীৎকার করে উঠলো—আগুন আগুন-আগুন আগুন লাকের গোলমাল, মেয়েদের ভয়ের প্রবল চীৎকার, ছোটদের কালা—সব স্থক হয়ে গেল। এক মূহর্ত্ত আকাশ বাভাস ছেয়ে সে এক প্রলয় কাগু। সম্ বিভূর দিকে চাইলো—ওর চোখ ত্টো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, ঠোট অল্ল একট্ৰ কৈপে একটা অম্পষ্ট কথা বেরিয়ে এল—'মিফ'—ভারপর গুজনাই ব্যস্ত ভাবে ছুটে চল্লো-ভিতবের দিকে।

বিভূদের বাড়ীর সামনেটা লোকে লোকারণ্য। পাশের বস্তীতে আগুন লেগেছে। আগুনের শিথা আকাশ ছুঁঘে ছুঁঘে লাফিয়ে উঠছে আর দোঁয়ার দোঁয়া—দম বন্ধ হথে আদে। সকলে ছুটোছুটী করছে আর চীৎকার করছে—জন জল। সম্রা বাড়ীর গা বেসে দাঁড়িয়ে সব দেগলো—এসব যেন সত্যি নয়, স্বপ্ন দেখছে।



সম্বললো— "আমাদের এ রকম করে দাঁড়িয়ে থাক। উচিৎ নয়। মিছু তুমি এগানে থাকো, কোখাও এক পা' যেতে পাবে না তুমি; জিতু থাক তোমার কাছে। আমি, বিভূ ওদের সাহায্য করিগে, জল বইবার লোকের দরকার হবে। মিছু কিন্তু কোণাও যেও না ভাই লক্ষীট।" সম্ ও বিভূ চলে গেল যেখানে লাইন বন্দী লোক দাঁড়িয়ে জল চালান করছে বালতী বালতী। আর একদল লোক, এক একবার দৌড়ে বন্তীয় ভিতর চুকে যাচ্ছে আর কিছু না কিছু জিনিষ পত্তর বা ভোট ভেলেখেয়েদের আঁকড়ে ধরে ছুটে বেরিয়ে আস্চে।

আগুন বেশ দাউ দাউ করে জলছে—গায়ে আগুনের হল্কা এসে লাগে, চোথ জালা করে বোয়ায়।—সবচেয়ে ছোট তালগাছের মাথায় আগুন গিয়ে উঠলো। তালগাছটা একটা ফুলকুরির মত জলছে। পোড়া কাঠ ফাটার ফট্ ফট্ শন্দ, জল চালার আগুয়াজ, মান্থ্যের কান্না ও চীংকার—সব মিশে এক অদ্ভূত কোলাহলের সৃষ্টি করছে।

মিন্তর পাশে দাড়িয়ে জিতু দেখছিল কিছু দ্রেই সম্ ও বিভূ লোকদের লাইনে দাড়িয়ে হাতে হাতে জলের বালতী চালান করছে। ওরা মাঝে মাঝে এদিকে দেখড়ে মিন্তু ঠিক আছে কিনা। জিতুর মনে হ'ল এরকম দাড়িয়ে দেখা তার শোভা পায় না—তারও কিছু করা উচিং। মিন্তুকে বললো—"মিন্তু তুমি এখানে থাকো, কোথাও যেওনা, সমৃদা তা'লে বড় রাগ করবে—আমি ওদের কাছে যাটিছ।"

গিন্ত আগুনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে নিজ্জীবের মত দাড়িয়ে ছিল; প্র কোঁকড়ানো চুলের উপর আগুনের আলো ছায়ার থেলা চলেছে। জিতুর কথাগুলো তার কাণে গেছে বলে মনে হয় না। জিতু কোন উত্তর না পেয়ে পুর চোথের পানে চেয়ে রইলো তারপর আপ্তে আপ্তে চলে গেল বিভূ সম্দের দিকে।

মিন্তুর হঁস কিরে এল লখিয়ার মাকে কাদতে শুনে। তার সামনেই মাটীতে বঙ্গে বুক চাপড়ে কাদছে সে। লখিয়া, লখিয়ার মা, আর তার ভাটে বোন—এই বস্তীর একটি ঘরে আজ অনেকদিন থেকে আছে। লখিয়া মিন্তুর বয়সী হবে। তার ভাটে বোনটি ভারী হন্দর দেখতে। মিন্তু কতদিন লখিয়ার কোল থেকে নিয়ে আদর করেছে, কত থেলা করেছে তার সঙ্গে। মিন্তু কান পেতে শুনলো লখিয়া মায়ের পাশে থরথর করে কাপছে আর তার মার সে কি আকাশ কাটানো কালা। মিন্তু কান পেতে শুনলো—বুকের ভিতরটা ছ্যাৎ করে উঠলো—ছোট বোনটি কই ? এ আগুনের ভিতর? লখিয়ার মাকে ধাঞ্চা মেরে জিজ্ঞাসা করলো—"কোথায়, কোথায় সে?"—কিন্তু উত্তর দেবে কে? মিন্তু টলতে টলতে উঠে দাছিয়েছে, তারপর ছুটলো সে, যেন আগুনে ঝাপ দিতে যাছে। কোন্ ঘরে লখিয়ারা থাকতো তার জানা, সোজা সেদিকে ছুটলো।—বোঁয়া—সেই জনটি কালো নোঁয়া প্রকাণ্ড এক হাঁ করে মিন্তুকে গ্রাস করে নিল।

সমু, বি ছু, জিতৃ তিনজনেই দেখলো মিহুর সেই ধ্বংসকারী আগুনের ভেতর মৃত্যুর মুখে ছুটে যাওয়া। হাত পা অবশ হয়ে গেল ওদের। সমু চেঁচিয়ে ডাকতে গেল কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেঞ্লো না।

জিতুর মনে হ'ল কি করবে সে—করবারই বা আছে কি ? এতক্ষণে হয়তো সব শেষ হয়ে গেছে। চোথের সামনে মিছর মুখ ভেদে উঠলো—সেই হৃষ্টু চাহনী, পাতলা ঠোটের সেই মিষ্টি হাসি আর কোঁকড়ানে। কালো চুলের চেউ। আগুনে পুড়ছে মিছ। চুলের চেউয়ে চেউয়ে আগুনের লক্লক্ শিখা নাচছে—মিলিয়ে



মাঘ, ১৩৪৪

গেল মুখটা হাওয়াতে। কি করবে সে? হঠাৎ মনে পড়লো মিছুর কথা: থেতে থেতে বলেছিল সে—"আজ আমাকে জিতুনাই বাচাবে।" কে যেন শপাং করে চাবুক লাগালো জিতুর পিঠে; লাফিয়ে উঠলো সে। পিছনের লোকটি এক বালতী জল হাতের কাছে এনে দিল, এবার তাকে তার সামনের লোকের হাতে পৌছে দিতে হবে, কিন্তু আর দাড়াতে পারলো না সে। এক লাফে বেরিয়ে এল লাইন থেকে, তারপর ছুট আর ছুট, যেন কে পিছন থেকে ভীষণ তাড়া করেছে একে। পাশের লোকেরা হাহাকরে উঠলো, একজন এগিয়ে ধরতেও গেল—কিন্তু যে তথন নাগালের বাইরে

মিহুর জ্ঞান হতে চেয়ে দেখে, মার কোলে শুয়ে আছে, আর বাবা মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। সমু, বিভূ, দ্বিতু সামনে সব চুপ করে লাড়িয়ে, দ্বিতুর হাতে ব্যাণ্ডেদ্ধ নাবা। মিহুকে চোথ চাইতে দেখে মা বললেন—"তোমার বিশেষ কিছু হয়নি মিহু—আদ্ধ দ্বিতুর দ্বাহাই নাচলে তুমি। বেচারী দ্বিতুর হাত বেশ খানিকটা পুড়ে গেছে। আর লখিয়ার ছোট মেয়েটিও ভাল আছে। তুমি ভিতরে যাবার আগেই অহা লোক তা'কে বার করে এনেছিল। তোনার কিন্তু এটা বৃদ্ধ ছংসাহসের কাদ্ধ হয়েছিল মা।"

মিন্ত একটু হেসে বললো—"সব শুনেছ মা প্ল্যানচেটের কথা ?" মা ঘাড় নেড়ে জানালেন যে সবই তার শোনা হয়েছে। তারপর জিতুর দিকে চেলে মিন্ত বললো—"দেখলে জিতুদা আমার কথা ঠিক হ'ল কিনা—তুমিই তো আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়ে দিলে।"

জিতুর মুখ লক্ষায় লাল হয়ে গেল, সে মাটীর দিকে তাকিয়েচুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, কোন উত্তর খুঁজে পেল না।





## চা-এর কথা

#### বিমল বস্থ

তোমাদের বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগত, বন্ধু বান্ধব কিম্বা আত্মীয় স্বজন এলে সাধারণতঃ আমরা যে জিনিষটি তাঁদের সামনে এগিয়ে দি সেটা হলো "চা"। সভাসমিতি ও বৈঠকেও এই চা'কে কেন্দ্র করে কত কত নিরস আলোচনা সরস হয়ে উঠে। অথচ এই 'চা' সম্বন্ধে অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই।

প্রায় পাঁচহাজার বছর আগে চীন দেশে সর্ব্যপ্রথম চায়ের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় এবং এই Tea কথাটি এসেতে চীন দেশ থেকেই। উত্তেজক পানীয় হিসাবে ওরা ব্যবহার করতো। গুণু চীনদেশের জনসাধারণই সাদরে 'চা'কে আপন করে নেয় নি বৈদিক সাপু সন্মুসীরাও ভাদের ক্রান্তি দূর করার জন্ম 'চা' পান করেন। চীন দেশ থেকেই সর্বপ্রথম 'চা' আমদানী হয় ইউরোপে। এটা হচ্ছে সপ্রদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কথা। কয়েকজন মিশনরী ভগবানের আশীষের মত ঘেন 'চা'কে ইউরোপে নিয়ে এলেন।—ভারপর এদেশে 'চা' এলো কি করে সে কথাই তোমাদের বলি এবার :—

বহু চেষ্টার পর ইংরেজেরা 'চা'য়ের চাব ভারতে প্রচলন করতে পেরেছিলেন। এ সম্বন্ধে ছুটো মজার গল্প আছে ঃ ইংলগ্রে রাণী এলিজাবেথের সময় চীনা দৃত রাণীকে এক প্যাকেট 'চা' উপহার দিয়েছিলেন। রাণী ঐ 'চা' সিদ্ধ করে জলটা ফেলে দিয়ে রুটী আর চিনি দিয়ে পাতা-গুলো থেয়েছিলেন! তাছাড়া আমাদের এই কোলকাতা সহরের কথা ধরো—জনসাধারণকে 'চা' পান করবার জন্ম কত উপহার উদ্ভাবন করা হয়েছিল তার ঠিক ঠিকানা নেই। শোনা যায় তথনকার কোলকাতার রাজপথের ওপর 'চা' এর দোকান করে পথচারীদের সাদরে ডেকে বিনামূল্যে 'চা' পান করান হতো এবং কী ভাবে এই 'চা' তৈরী করতে হয় তার নিয়ম কান্থনগুলো ম্থাসম্ভব বৃঝিয়ে দিয়ে এক প্যাকেট 'চা' উপহার দেওয়া হোত——এভাবে কতদিন ধরে কত

সন্ধানী বিমল বস্ত



মাঘ, ১৩৪৪

ভাবে আন্দোলন করার ফলে আজ 'চা' সার্ল্যজনীন হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশে প্রথম প্রথম 'চা'কে ঘূণার ও অবজ্ঞার চোথে দেখা হোত—'চা' খাওয়াটা তখন ছিল যেন একটা অসামাজিক কাজ করার মতে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইউরোপে প্রচুর পরিমানে 'চা'এর ব্যবহার হতে লাগ্লো এবং ক্রমশ: ইংলণ্ডের সঙ্গে চীনদেশের এই 'চা' নিয়ে একটা প্রকাণ্ড ব্যবসা ও বন্ধুই গড়ে উঠ্লো। ১৭৮০ সালে চীনদেশ থেকে কতকগুলো 'চা' গাছ এনে কোলকাতায় লাগান হয়। শোনা যায় ৫০৬০ বছর আগেও লালদীথির ধারে নিছকু সৌন্দার্য্যের জন্য কতকগুলো 'চা' গাছ ছিল। তথন ভারতবর্ষে 'চা' চায় করবার পরিকল্পনা চল্ছিল! ঠিক এমনি সময়ে মিঃ আর ক্রস্ নামে এক ইংরাজ আসামের জঙ্গলে শীকার করতে গিয়ে বুনো 'চা' গাছ দেখতে পান। কেই কেই বলেন মনিরাম দেওয়ান বলে একজন আসামীয়া বুনো 'চা' গাছের প্রথম আবিস্কারক। যাহোক—তথন থেকে জল্পনা কল্পনা চল্তে লাগ্ল ভারতে 'চা'এর চায় হতে পারে কিনা এবং আসাম জঙ্গলে যে বুনো 'চা'গাছ দেখতে পাওয়া গেছে ভাকে কোন রকমে পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা চলতে পারে কিনা। তারপর একটা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে চীনদেশ থেকে বীজ এনে হিমালয়ের কুমায়ন অঞ্চলে পরীক্ষা স্বরূপ চায়ের চায় আরম্ভ করা হোল। এদিকে পরীক্ষা করে দেখা গেল আসামের বুনো গাছের 'চা' ব্যবহার করার মত নয়। তথন চীনদেশ থেকে বীজ আনিয়ে আসামে সদিয়ায় সর্ববিপ্রথম 'চা' বাগান করা হোল—এর পর থেকে আসামের হু'একটা জায়গায় 'চা' চায় চলতে লাগল।

'চা' গাছের ফুল হয় সাদা আর বড়ো চমংকার দেখুতে—স্থগন্ধ তা হ'তে পাওয়া যায়।
সাধারণতঃ 'চা' গাছকে আমরা চার ভাগে ভাগ করতে পারি (১) যে সব 'চা' গাছের পাতাগুলো হ'ইঞ্চি থেকে আড়াই ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না এবং বুনো অবস্থায় গাছগুলো ১০৷১২
ফুটের বেশী উচু হয় না। এগুলো সাধারণতঃ দেখতে পাওয়া যায় পূর্বন ও দক্ষিণ পূর্বন চীনদেশে।
(২) আর এক রকম 'চা' গাছ আছে সেগুলো দেখা যায় চীন দেশের য়ুনান ব'লে জায়গাতে।
এর পাতাগুলো হয় লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি ও গাছগুলো হয় ১৬ থেকে ১৮ ফুট উচু। (৩) তৃতীয়
ধরণের 'চা' গাছ আসাম ও উত্তর ব্রহ্মদেশের সান্ প্রদেশে দেখতে পাওয়া যায় এবং বুনো
অবস্থায় ২৫৷০০ ফুট লম্বা হয়ে থাকে। (৪) চতুর্থ ধরণের গাছগুলো মণিপুর কাছাড় ও পার্বনতঃ
লুসাই অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় গাছগুলো বুনো অবস্থায় ৪০ থেকে ৬০ ফুট
উচু হতে পারে এবং এর পাতাগুলো ১২৷১৪ ইঞ্চি লম্বা হয়। তবে 'চা'এর বাগানে এই গাছগুলোকে ৩৪ ফুটের বেশী বড়ো হতে দেওয়া হয় না। মাঝে মাঝে ছাঁটা হয় এবং ভাতে করে



্ৰাঘ, ১৩৪৪

্রা' তোলার ( Pick ) করার স্থৃনিধা হয়। নীজ থেকে গান্ত হয় এবং কঠিন মাটীতে এরা দলল আবহাওয়ার ভিতর বেশ বাড়তে পারে। বীজ বপন করার তিনবছর পরে 'চা' গাছ ্থকে 'চা' Pick up করা হয়। বর্ত্তমানে ভারতবর্ধ, সিংহল, জাভা ও চীনদেশে প্রধানতঃ এই চারটে দেশেই অধিক পরিমানে 'চা' জ্ঞাে থাকে। তাছাড়া জাপান ফরমোজা আফ্রিকার কোন কোন স্থান এবং রাশিয়ার জৰ্জিয়া অঞ্চল কতক পরিমানে 'চা' চাষ হয়ে থাকে এবং ভারতবর্ষ সিংহল ও জাভ। থেকেই প্রচুর পরিমাণে বিদেশে 'চা' রপ্তানী হওয়ার দরুণ চীনদেশ ্পকে 'চা' রপ্তানী অনেক পরিমাণে কমে গেছে।

সিংহল ও আসাম প্রভৃতি অঞ্জলে বড়ো বড়ো 'চা' বাগানে ঘোডায় চড়ে চা-করের। বাগানের দেখা শোনা করে। আগাছা মুক্ত করার জন্ম যথেষ্ট যত্ন নিতে হয়। বাগানে কাজ করার জন্ম ও 'চা' তোলার জনা ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়োগ করা হয় এবং ভবিষ্যতে তারাই বড়ো রকমের ও উচ্চারের Picks হয়ে উঠে। 'চা' তোলা বড় সহজ কথা নয় কারণ এরজন্ম ক্ষিপ্রতা, সতর্কতা ও কার্যাদক্ষতা প্রয়োজন। অতি সাবধানে যাতে গাছের ও পাতার কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখে থুব আলতো ভাবে আঙ্গলের সাহায্যে 'চা' তোলা হয়। ছুটো জিনিষ তোমাদের বলি ঃ 'চা' গাছ থেকে 'চা' তোলার সময়ে পাতায় কোন গন্ধ থাকে না-স্থাসল 'চা' বিভিন্ন উপায়ে তৈরী করার সময়ে এর স্থগন্ধ আসে, আবার একই 'চা' গাছ থেকে একই পাতা থেকে বিভিন্ন 'চা' তৈরী করা হয়।

সিংহলের একটা 'চা'এর কারখানার কথা তোমাদের বলিঃ—'চা' বাগান থেকে যারা 'চা' ফুলুছে তাদের পিঠে বাঁধা থাকে একটা করে টুকরী বা ঝুড়ি—ওরা 'চা' তুলে তার ভিতর রাথে। তারপর বস্তা বা টুক্রীটা ভাল ভাবে বন্ধ করে 'চা'-কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় এদিকে আবার Ropeway র ব্যবস্থা আছে। মানে, দড়ির ওপর টুক্রীগুলা ঝুলিয়ে সোজাস্থজি একেবারে কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় সেখানে এগুলো নান। বৈজ্ঞানিক উপায়ে ও যন্ত্রপাতির সাহায্যে শুকান ও গুঁড়ো করা হয়। এগুলোকে নানা ভাবে বড়ো বড়ো পাত্রে ছড়িয়ে দেওয়া হয় শুকোবার জনো। তারপর ট্রে করে Roller এর কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। এসবের পর ভবিয়াতে যাতে 'চা'য়ের রঙ্না বদলে যায় সেজনা এগুলোকে আরো ছ'তিন ঘণ্টা ধরে গরম করা হোল। 'চা' বাছ্বার জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা হ'য়েছে সিংহলের 'চা'-কারখানায়।

এমর হয়ে গেলে পর 'চা' বাক্সবন্দী করে কথনও বাঁকে করে কথনও বা গরুর গাড়ী करत दिन एष्ट्रेमन अथवा नमीजीदित काशास्त्र करत खरमर्ग अथवा विरमर्ग तथानी करा हान।



MTT. 3088

এভাবে প্রথমে 'চা' বাগান থেকে কার্থানায় এবং কার্থানাতে নান। বিধি বাবস্থার প্রগক্তর গাড়ী অথবা অন্য উপায়ে জাহাজে ও রেলে পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

্তা হলে দেখতে পাচ্ছ কি বিরাট ব্যাপার সামান্য 'চা'কে কেন্দ্র করে চল্ছে। সারো একটা স্থন্দর ব্যাপার এই 'চা'র পিছনে আত্মগোপন করে আছে। আজ স্বাধীন হয়েছে এই স্বাধীন হওয়ার পিছনে 'চা'এর দান যে কতথানি তা শুনলৈ অশ্চর্যা হয়ে যাবে। ইংরাজেরা 'চা'র ওপর কর বসাবার দরুণ আমেরিকাতে যে এর বিরুদ্ধে দারুণ আন্দোলন হয় সে আন্দোলন ক্রমশঃ সাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। এখন এই 'চা' খাওয়াটা ভালো না মন্দ ? সাধারণতঃ লোকের ধারণা 'চা' খাওয়া মোটে ভালো নয়— এ পারণা নিতান্থ অমলক নয়। তোমদের আগে বলেছি, উত্তেজক পানীয় হিসাবে আগে এর নাম ছিল। ছেলে মেয়েদের 'চা' খাওয়াটা মোটে ভাল নয়, বিশেষ করে কডা 'চা'—কারণ থব কড়া করে 'চা' করলে অথবা অধিকক্ষণ গ্রম জলে 'চা' ভিজিয়ে রাখলে ট্যানিন বলে এক রকম এ্রাসিড তৈরী হয় আপনা থেকেই---সেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর, কারণ, অনেক সময় পরিপাক শক্তি নষ্ট করে দেয়। তিন মিনিটের বেশী গরম জলে 'চা' কখনও ভিজিয়ে রাখবে না, কারণ, এর চেয়ে বেশীক্ষণ রাখ লেই ট্যানিন এ্যাসিড তৈরী হবে আপনাথেকেই। তার-পর 'চা' খালি পেটে কিছতেই খাওয়া উচিৎ নয়, বেশী খাবে না আর অসময়ে খাবে না। সম্প্রতি খবর পাওয়া গেছে রাশিয়ার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমান করেছেন যে 'চা'র ভিতর নাকি বি. ও. সি জাতীয় ভিটামিন আছে। তবে অধিক পরিমানে 'চা' কিছতেই পান করা উচিং নয়। এ কথা তোমরা মনে বেখো। 'চা'এর ব্যবসা এখন আমাদের দেশেরও ব্যবসা হয়ে দাঁডিয়েছে। বহু ভারতবাদী এতে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করছে। চীন জাপান প্রতিযোগিতা করেও ভারতকে এ বিষয়ে পিছনে ফেলে যেতে পারেনি। বিদেশীর হাত থেকে 'চা' বাগান ক্রমে ভারতবাসীদের হাতে অসছে।





# নালিশে বালিশ

## শ্রীঅমিয় ভূষণ গুপ্ত

সেদিনটা ছিল কিসের ছটি।

কেল্লা থেকে গুড়ুম্ ক'রে তোপের আওয়াজ হ'ল। বেলা ঠিক একটা। কাকাবারু তথন একখানা ইংরিজি নভেল প'ড়ছিলেন বিছানায় শুয়ে শুয়ে; অর্থাং, একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'রছিলেন।



মণি, মায়া, দোণা কান্তু নালিশ জানালো-

হঠাং এমনি সময়ে মনি মায়া,
সোনা আর কান্তু সবাই একসাথে ঘরে
এসে ঢুকে নালিশ জানালো,—পান্ত ভাঁড়ার থেকে চুরি ক'রে কুলের আর আমের আচার এই মাত্তর খেয়ে পালালো, তা'র শাস্তি হোক!

নিজেরা যে ভাগ পায়নি সেটা অবশ্য কেউই আর ব'ললো না। ওই পানুটা ছিল বেজায় ডান্পিটে। শুধু

সে-ই ব'লে অত উচু থেকেও কায়দা ক'রে আচার সরাতে পেরেছে! তা'রপর, সব চেয়ে তা'র বড় অপরাধ হ'য়েছিলো, ওদের দেখিয়ে দেখিয়ে থাওয়াটা। সেটা ওরা কি ক'রে বরদাস্ত করে, বলো! কাজেই তারা চ'লে এলো কাকাবাবুর কাছে নালিশ ক'রতে।



মাঘ, ১৩৪৪

বইটা বন্ধ ক'রে কাকাবার নালিশ শুন্লেন। শুনে ব'ললেন—জাথো, ব'ললেই অম্নি একজনকৈ শাস্তি দেওয়া যায় না। এসব ব্যাপারে আ্যা বিচার হওয়া চাই। তা'র জন্মে সাক্ষী চাই প্রমাণ চাই, তা'রপর ছ'পক্ষেরই কথা শুনতে হবে, তবে না বিচার, তবে না শাস্তি।

ভা'রা ব'ললো,—ভা'কে ভবে ডাকা হোক্! "
কাকাবাবু ব'ললেন,—বেশ কথা ডাকো ভা'কে।

তক্ষ্নি সোনা গিয়ে কাকাবাবুর নাম ক'রে পান্তকে ডেকে নিয়ে এলো। না এসে পান্তর উপায় ছিল না। তা'র কারণ এই যে, বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কাকাবাবুকে যেমনি বাস্তো ভালো, তেমনি ক'রতো ভয়।

পান্ত এলে কাকাবাবু জিজেদ ক'রলেন,—কিরে ভাঁড়ার থেকে চুরি ক'রে আচার খেয়েছিস্ তুই ! \*\*\*\*\* কিসের কিসের আচার, মণি !

মণি পরম উৎসাতে তৎক্ষণাৎ ব'লে দিল.—আমের কাকাবাবু, আর কুলের সম্প্র

কাকাবারু ব'ললেন,—হাঁ। হাঁা, আমের আর কুলের ! থেয়েছিস १ · · · · তিনি পান্ধর দিকে চোখ ফেরালেন আবার।

পান্ব তো এর জান্মে আগে থেকেই তৈরী হ'য়ে আছে। দিবিব পরিষ্কার গলায় জবাব দিল,—না কাকাবাব, ককনো না! '''ওরা সব নিথ্যে ক'রে আমার নামে লাগাতে এসেছে নিজেরা পান্নি কিনা '''ব'লে তা'দের দিকে কট্মট্ ক'রে একবার তাকালো।

তা'র কথা শুনে আর ভাবখানা দেখে, কাকাবাবুর তো ব্যাপার বুঝতে আর একটুও বাকী থাকলো না।

• তবু বাইরে সেট। কিছু প্রকাশ না ক'রে তিনি ব'ল্লেন, আমি তোমাদের কথা সব ঠিক বুঝতে পারছিনে ত্রুড গোলমেলে ব'লে মনে হ'ছেছ। ত্রুতার চেয়ে তোমরা এক কাজ করো।

মণিরা জিজ্ঞেদ ক'রলো,—কি কাজ ?

কাকাবাবু ব'লার্গেন,—ছ'দলই একজন ক'রে উকিল ঠিক করো। নিজেরা ব'লালে তো হবে না! "''সেই উকিলরা তোমাদের কাছ থেকে সব গুনে আমায় গুছিয়ে ব'লাবে। তা'রাও যেন তোমাদের বয়সীই হয়! "''

মণি ব'ললো,—রবি হ'লে হবে ?



াব, ১৩৪৪

রবি বাড়ীরই আর একটি ছেলে। এ ব্যাপারের কিছুই জানতো না, ঘরে ব'সে সাউথ্ আফ্রিকার একটা অ্যাড ভেঞ্চারের গল্প প'ডছিলো।

কাকাবাবু জিজ্ঞেদ ক'রলেন,—দে তখন ছিল না তো ?

মণি ব'ললো, —না।

কাকাবাবু ব'ললেন, তা'হলে হবে। আর সেই সাথে যা'র সাক্ষী প্রমাণ আছে, তা'ও এনে হাজির ক'রতে হবে। এখন সবাই যাও, আমি একট্ ঘুমিয়ে নি'। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় বিচার হবে।

এই ব'লে তিনি পাশ ফিরে চোখ বুজলেন।

মণির দল সেখান থেকে সোজা গেলো রবির কাছে। তা'কে সব জানিয়ে ব'ললো,— পাঞ্টাকে শাস্তি দিতেই হবে! উঃ কী ভয়ানক হাংলা, সবগুলো আচার একাই গিল্লো, আবার কাকাবাবুর কাছে গিয়ে কেমন জলের মতো মিথো কথাগুলো ব'লে আসা হ'লো!.....

রবিরও অনেকদিন আগের রাগ ছিল পান্তর উপর, সে ওর ফাউণ্টেনপেনটা না ব'লে নিয়ে কোথায় হারিয়ে এলো, সে কথা ব'লভে গেলে গাবার চটে উঠে চটাং চটাং কথা শুনিয়ে দেয়! "" আছ্ছা """

রবি রাজী হ'য়ে গেলো। সাউথ আফ্রিকা রেখে, সে পরামর্শ ক'রতে ব'সে গেলো, মণিদের সাথে।

পান্ত প'ড়ে গেলে। একা। সে ভাবতে লাগলো উকিল এখন কা'কে পাওয়া যায়। রবিকে তো ওরা দখল ক'রে নিলো। আর, রবিকে দিয়ে ওর দরকারও নেই, হয়তো উল্টোই ব'লে দেবে।

কাকাবাবুর কথা, না মেনে উপায় নেই! না-হ'লে, নিজের কথা ও তো নিজেই অনায়াসে ব'লতে পরতো! তা' নয় আত্মত সব ক্ষাকাবাবুর উপর ওর রাগ হ'তে লাগলো। কিন্তু কি-ই বা করা যায় ! আত্মত

আচ্ছা, বীরু কেমন!....নাঃ, বড্চ বোকা, কথাই ব'লতে পারবে না হয় তো!...
ক্টি! হ'তো, কিন্তু বাড়ী অনেক দূর, যেতে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে!



মাঘ. ১৩৪৪

নবু! হঁয়া, হ'য়েছে, নবুই ঠিক হবে, তুখোড় ছেলে, ব'লতে-কইতেও পারবে। ...ঠিক।...

তক্ষণি ছুট্লো পান্ত গলি পেরিয়ে নবুদের বাড়ীর দিকে !...

সেখানে গিয়ে দেখে, দলের আরো আনেকেই হাজির, ক্যারম্ চ'ল্ছে।...রিবাউও ক'রবার জন্ম নবু ষ্ট্রাইকার্টাকে জায়গা মতো বসাচ্ছে।

—কিরে...খেল্বি <u>।</u>.. নবু মাথা তুলে ওকে জিজ্ঞেস ক'রলো।

পান্থ মুখটা কালো ক'রে ব'ললো,-—না ভাই, এখন খেলতে পারবো না, জরুরী কাজ। ভোমায় ভাই, আমার উকিল হ'তে হবে।



কিরে প্রেলবি স

উকিল !...সবাই পান্থর মুখের দিকে অবাক্ হ'য়ে তাকালো। উকিল মানে ?... পান্থ তথন আগাগোড়া ঘটনাটা ব'লে গেলো, সত্যি করেই।

নবু দেখলো, এ এক মজা মন্দ নয়। বেশ তো, একটু উকিলগিরিই করা যা'ক্ না ?... লাফিয়ে উঠে ব'ল্লো,—আমি খুব রাজী, কি ক'রতে হ'বে বলো !...

খেলাটা খানিক সময় বন্ধ থাকলো।

পান্ত খুব খুসী হ'য়ে নবুকে শেখাতে পড়াতে লেগে গেলো। আর, নবুটাও তো কম নয়! সে-ও চট্পট্বুঝে নিলো, কি ক'রতে হবে-না-হবে, কি ব'লতে হবে, বা না-হবে! খানিক পরে সে পান্তর সাথে তা'দের বাড়ীর দিকে চ'ললো।

সাড়ে তিনটের সময় ছ'টো দলই আবার এসে কাকাবাবুর ঘরে হাজির হ'লো। কাকাবাবু ব'ললেন,—ছ' দল ছ' ধারে আলাদা হ'য়ে ব'সে পড়ো।...

তা'রা তাঁর কথা মতো, একটু তফাৎ হ'য়ে মুখোমুখি ব'সলো।

কাকাবার মুখ্থানা যথাসম্ভব ভারী ক'রে গম্ভীর গলায় ব'ললেন,—এবার. এক-এক ক'রে আমি ছ'পক্ষের কথা শুনবো। আগে, যা'রা ফোরেদী, অর্থাৎ যা'রা নালিশ ক'রেছে। কৈ, মণি, ভোমাদের উকিল কে ?...

মণি ব'ললো--রবি; এই যে !...আর, এই আমরা কতগুলো প্রমাণ এনেছি !...



: বি. ১৩৪৪

ব'লে একটা কাগজের মোড়ক থুলে কাকাবাবুর সামনে রাখলো। বেরুলো কয়েকটা কুলের সাটি।...বিস্তর থুঁজে থুঁজে ওরা ওই ক'টা জোগাড় ক'রেছে।

কাকাবার অনেক কণ্টে হাসি চেপে বল্লেন,—বেশ বেশ। এখন রবি, ভোমার কি ব'ল্বার আছে দাঁড়িয়ে বলো। আর, তোমরা কেউ গোলমাল ক'রো না।...

রবি উঠে দাঁড়ালো। তারপর, পানুর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে ব'ল্তে লাগ্লো,—ওই পাল আজ তুপুর বেলা ভাঁড়ার থেকে আমের আর কুলের আচার চুরি ক'রে খেয়েছে। এই তা'র প্রমাণ! ব'লে কুলের আটিগুলো দেখিয়ে দিলো। রবি ব'লে যেতে লাগলো,—এই মোটে ক'টা পাওয়া গেছে। আরও খেয়েছে। আমের আচার সব স্থদ্ধ খেয়েছে, কিচ্ছু ফেলে নি'!

কাকাবাব তেমনি গঞ্চার ভাবে জিজেস ক'রলেন,—থেতে কে কে দেখেছে, সাক্ষা আছে প্

উকিলবার কিছু ব'ল্বার আগেই মণি উৎসাহিত হ'য়ে ব'লে উঠ্লো-—আমরা সবাই দেখেছি!...আমি দেখেছি. মায়া দেখেছে, কালু সোণা সব্বাই দেখেছে!...কেমন, দেখিস্নি' ভোৱা ? বলু না!...

ভা'রা এক সাথে হৈ-চৈ ক'রে উঠ্লো,—হঁ্যা হঁ্যা, আমরা সব্বাই ওকে আচার খেতে দেখেছি, আমাদের এক ফোঁটাও...

কাকাবাব বাধা দিয়ে ব'ল্লেন,—বুঝেছি বুঝেছি। রবি, তোমার যদি আর কিছু ব'লবার না থাকে তো এবার ব'সতে পারো।

রবি ব'ললো,—না, আর কিছু ব'লবার নেই, তবে ওর কঠিন শাস্তি হোক্!...ব'লে ব'সে পড্লো।

কাকাবাবু পান্তর দিকে তাকিয়ে ব'ললেন,—এবার আসামী, অর্থাং যা'র নামে নালিশ করা হ'য়েছে। পান্ত, তোমার উকিল বৃঝি নবু ?...পান্ত মুখ ফুলিয়ে ব'ললো,—হুঁ। কাকাবাবু নবুকে যা' ব'লবার আছে দাঁড়িয়ে ব'লতে ব'ললেন।

নবু ছ' একবার কেশে নিয়ে ব'লতে স্থ্যুক ক'রলো,—পান্ত চুরিও করে নি...আচারও খায় নি। ও সবই ওদের মিছে কথা...আগাগোড়া তৈরী!

কাকাবাবু জিজেদ ক'রলেন,—খামোকা মিছিমিছি নালিশ ক'রতে আদবে কেন ?... ওদের এতে লাভ কি ?



নবু তৃড বড় ক'রে ব'লে দিলো, - এতো সোজা কথা! পাতুর সাথে ওদের ঝগড় আছে, তাই।...

কাকাবাবু মাথা নেড়ে ব'ল্লেন —উহু, শুরু ও ব'ল্লে চ'ল্বে না। ওরা প্রমাণ স্থ্ স্থাজির ক'রেছে, সাক্ষীও রয়েছে।

এবার নবু কি জবাব দেয় শোন্বার জতো মণির দল উৎস্থক হ'য়ে কাণ খাড়া ক'রে রইলো।

নবু চোথ পাকিয়ে, হাত নেড়ে চ্যাচাতে লাগল, —সাকী তো সব ওদের দলের। আর প্রমাণও তো ভারী !...এর আবার প্রমাণ কি ! খায়নি, ব্যাস্ ! হাঁা, যদি খেয়েই থাকবে, তা হ'লে কি ওদের জানিয়ে খেতে যাবে?...কোথেকে কতগুলো শুকনো খাটি কুড়িয়ে এনেছে !...

মণি হাঁ হাঁ কার উঠ্লো,—কে ব'ল্লে শুক্নো ? এখনও একটু একটু ভিজে রয়েছে...ভাখোনা হাত দিয়ে।...

কাকাবাবু আর একবার হাসি চাপলেন। নবু হাত নেড়ে বল্লো,—থাক, দেখতে চাইনে।...আর ভিজে থাকলেই পামু যে খেয়েছে, তার কি মানে? তোমরা নিজেরাও তো থেতে পারো !...পানু যদি সভি,ই খেতো, তবে কি ধরা পড়বার জন্মে আটিগুলো রেখে দিত? সবস্থদ্ধ ই ভো অনায়াদে খেয়ে ফেল্তে পারতো।...

একট দম নিয়ে, বাঁ হাতের উপর ডান হাতে জোরে একটা কিল মেরে আবার বললো,—এতেই প্রমাণ হচ্চে, পামু আচার খায়নি !...আর, যদি না-ই খাবে, তবে চুরি করতে যাবে কেন ?...কাজেই, ও চুরিও করেনি ৷...এই ব'লে একটা মাতব্বরি ভাব দেখিয়ে ধুপু করে বসে পড়লো।

भि भित्रेश रुख बर्ल फेर्रिला,—आनुवर करत्रह !...

পামু অমনি ভেংচে উঠলো, –বেশু করেছি!...

কাকাবাবু ধম্কে ভা'দের থামিয়ে ব'ললেন,—সাক্ষীপ্রমাণ সব হ'ল। রায়, অর্থাৎ विচারের ফলাফল জানাবো!...

স্বাই চুপ... कि ना जानि इय !...

किছूक्क পরে কাকাবাবু ধীরে ধীরে ম্পান্ত গলায় রায় দিলেন,—আজকের বিচারে शाञ्च (मायी।



পান্তর মুখ শুকিয়ে উঠলো।

কাকাবাবু ব'লতে লাগলেন,—ভার সাজা চার-ঘা বেত।...তিন-ঘা চুরি করবার ছকে, আর এক-ঘা মিথো কথা ব'লবার জকে।...কাল সকাল বেলা আটটার সময় এই-খানেই শাস্তি দেওয়া হবে।

নবু শেষ চেষ্টা করলো,—এইবারটি ওকে ছেড়ে দেওয়া হোক্, আর এমন কাজ ককণো ক'রবে না।

কাকাবার কিছুতেই তা শুন্লেন না। নবু ধরলো,—অগত্যা শাস্তিটা কিছু কমানো হোক্!...

কাকাবাবু একট ভেবে ব'ললেন,—আক্সা, ভিন-ঘ।...এখন স্বাই যাও, আর কানও কথা নয়!

সব তখন উঠে পড়ল; কাকাবাবুও হাতমুখ ধোয়ার জ্বে চ'ল্লেন।

মণির দল বাইরে এসে হৈ হৈ করে উঠ্লো,—ঠিক হ'য়েছে, আর চুরি করে খাবে কিছু কথনো দেখিয়ে দেখিয়ে !

পার্ম্ব তো রেগে একেবারে টং!...

এদিকে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে, একথা সেকথা ভাবতে ভাবতে, কাকাবাবুর মনে হ'ল, বিকেলের ঘটনাটা। তিনি ভাবলেন, পান্তু দোয করেছে বটে, কিন্তু একট হলেই খননি নালিশ করাটাও তো ভালো নয়। পান্তু তার অপরাধের জ্ঞান্তে লক্ষ্যা পেয়েছে, ধর যা'হোক কিছু শিক্ষা তো হলো!...কিন্তু...

আচ্ছাঃ...ভিনি একটা মংলব ঠাউরে রাখলেন।

প্রদিন আটটায় স্বাই এলে। কাকাবাবুর ঘরে। পান্তর শাস্থিটা বেশ মজা করে দেখতে হবে।

পাতুর সাথে নবৃও এলো। হ'লে কি হয় পাতুর উকিল, তারও ইচ্ছে পাতুর মার খাওয়াটা একটু দেখে!

কাকাবারু তাদের ভেকে বল্লেন,—পান্তর শাস্তি যার। দেখতে চায়, তাদের টিকেট লাগবে। নইলে দেখতে দেওয়া হবে না।

তারা বৃঝতে না পেরে জিজেদ করলো,—টিকিট ?...

काकावाव वरस्रम हाँ। विकिवे।--- এक-था करत दवछ।



ন্মলিশে ৰালিশ শ্ৰীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

নবু বল্লো,— আমি উকিল, আমার টিকিট কেন ?... কাকাবাবু ব'ললেন, টিকিট সকলেরই লাগবে, উকিলদেরও। তবে তোমাদের একটু স্থবিধে করে দিতে পারি। সবাই খাবে ডান হাতে তোমরা খাবে বাঁ হাতে। কেমন ?...

অর্থাৎ, খেতেই হবে। রবি, নবু কেউ-ই আর স্থবিধে নিতে আগ্রহ দেখালো না। অথচ শাস্তিটা না দেখলেও তো চলেনা!...

পান্থকে ঘরের মধ্যে একথানা চেয়ারে বসিয়ে রুমাল দিয়ে তার হাতথানা একসাথে বাঁধা হ'ল। তারপর সকলকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজার কাছে কাকাবার বেত হাতে করে দাঁড়িয়ে বললেন—কে কে এবার ভেতরে আসবে, শীগ্গির এসো! দেরী হলে দরজা আট্কে দেবো, আর কিন্তু চুক্তে পাবেনা!

তখন এক-একজন করে গুটিস্থটি এগুতে লাগলো আর চোথমুথ সঁট্কে হাতে এক-খা করে বেত থেয়ে, ঘরে ঢুকে ব'সতে লাগলো।

পাসুর তখন রাগে, তুঃখে যা' অবস্থা...

সব এলে কাকাবাবু দরজা এঁটে বৈত নিয়ে পাতুর পাশে এসে দাড়ালেন। স্বাই উৎস্থক, কখন শান্তি স্থক হয় !...বেত খেয়ে পাতু মুখটা না-জানি কি রক্মই ক'রবে !...

কাকাবারু বেত উচিয়ে বলতে লাগলেন,—তোমরা আমার কথা এখন খুব মন দিয়ে শোনো !... বিচারের রায় একট বদ্লে গেছে।

সবাই একেবারে নিস্তর !...পানুর শান্তিটা বোধহয় তো আরও বেড়ে গেলো !...

কাকাবাবু ব'ললেন,—আমি আবার সব ভালো করে ভেবে দেখলাম যে, পান্তর এটা প্রথম অপরাধ হিসেবে মার্জনা করা যেতে পারে। তবে, মিথ্যে কথা ব'লবার জন্মে ওকে কানমলা খেতে হবে !...

এই বলে, ডান হাত বাড়িয়ে, পান্তর বাঁ কানটি জোর্সে দিলেন এক টান।

তারপর ব'ললেন,--কিন্তু সামান্ত কারণে নালিশ করাটাও ভারী খারাপ। আবার, কারো শাস্তি দেখতে আসাটা তা'র চাইতেও খারাপ। তা'ই আজ ওর বদলে তোমাদের শাস্তিটাই হ'লো বেশী!...এখন সবাই যেতে পারো।

ব'লতে ব'লতে তিনি পাতুর হাতের বাঁধন দিলেন খুলে।...

আর কি।...সবাই হতভম্ব হয়ে মুখ চূণ ক'রে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।





মাঘ, ১৩৪৪

পানু তো আহলাদে আর্তিখানা ছেড়ে ছাপ্পান খানা ! ফুর্ত্তির চোটে সে কানমলার কথা একদম্ ভুলেই গেলো। বাইরে গিয়ে ব'লে বেড়াতে লাগলো,—কেমন নালিশ করে বালিশ পোলে সব !—যাও, এখন হাতে তেল মালিশ করোগে !— আর টিকিট্ নিয়ে মার খাওয়া দেখতে যাবে ?—

মণির দল বোকা ব'নে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা ক'রলো আর কোনও দিন কা'রও নামে নালিশও ক'রবে না, কা'রও শাস্তিও দেখতে যাবে না কখনো!..



# বাবার জন্মদিনে

### ত্রীপ্রাপরোপাল বন্দ্যোপালায়

বকিস্নে মা বাবাকে মোর আজ্কে তাঁর-ই জ্মদিনে

বল্না মাগো থেল্না কী কী আজি তাঁরে দেই গো কিনে.

মনের কথা জানাই ভোরে—
কয়টা টাকা দে না মোরে,
বাবার মন কি হ'বে থশি

লবনচুষ্ আর পুতুল বিনে ব রঙীন ফান্তুস্, কলের বাঁশী,

কন্ধা পেড়ে ধুতি-জোড়া,

রাজা জামা আন্বো কিনে—

চকোলেট ্তনক-মোড়া 🔈

আন্বো আরো মিষ্টি খাবার,-—
দেখে তাক্ লাগ্বে বাবার!
হ'বেন থশি আরও দেখে

চাকাওলা কাঠের ঘোড়া।

আমার জন্মদিনে বাবা

দেন ত বাঁশী পুতুল কিনে,

আমি কেন চুপ্টি করে'

রইবো তার-ই জন্মদিনে ?

আজ্কে মাগো ভোরের আলো লাগ্লো আমার ভারী ভালো! ফুল-বনে ওই হাওয়ার দোলায়

বেজে উঠ্লো খুশির বীণে!





মনে হয় মা ধানের শীষে,

ঘাসের বুকে শিশির-কণায়,

দীঘির জলে খালোর ঝিলিক

বাবারে আজ আশিষ্জানায়,

গাঙের বুকে চেউ উঠেছে,

মেদের তরী খুব ছুটেছে,

পাখীর গানে মনটা আমার

উঠ্লো ভরি' কাণায় কাণায়।

আজ্কে মোদের খুশির সাথে

মেতে উঠ্লো ধরাখানা;

বাবার জন্মদিন যে আজি

ওদের কি মা ছিল জানা?

মনের কানে শুন্চি যেন

বল্ছে ওরা— "দিনটা হেন

শতবার আসুক ফিরে

ল'য়ে আশিষ সাগরপান।''

আজ্কে মাগো সবাই খুশি,—

জগৎ জুড়ে' হাসির মেলা,

তরুলতা ফুলের বনে

পাখীরাও করছে খেলা।

এমন দিনে তুমি মাগো,

বাবাকে আজ বকো' নাকো,

চুমু দিয়ে৷ আদর করে৷

বাবার আফিস যাবার বেলা।



## জড়িয়া বাবা বিজয়ক্তমঃ

#### এপ্রীরেন্ড লাল ধর

শান্তিপুরের কয়েকটি ভেলে একদিন ঠিক করলে—ঘোড়ায় চড়া শিখতে হবে ! কিন্তু ঘোড়া পায় কোথায় ?

কাছেই ছিল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো, সহিসের অলক্ষিতে একটা ঘোড়া চুরি করা হোল। তারপর মাঠের মধ্যে চললো ঘোড় দৌড়, আর ছেলেদের হল্লা।

ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট মশাই কেমন করে জানতে পারলেন, কে জানে। খানিক পরে তিনি মাঠে এসে উপস্থিত হলেন। হরিণের দলে বাঘ পড়লো। ছেলেদের উল্লাস এক নিমেথে স'ব ঠাগুা। ঘোড়া ফেলে যে যেদিকে পার্লো ছুট্লো।

একজন কিন্তু দাঁডিয়ে রইল।

ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট, তাকে ডেকে জিগেদ করলেন তোমরা আমার ঘোড়া চুরি করে এনেছ কেন ?

ছেলেটা নিভীক। সন্ত্যি কথা গড়গড় করে বলে গেল—আজে ঘোড়ায় চড়তে বড় ইচ্ছা করছিল, অথচ এই সঞ্চলে আর কোথাও ঘোড়া নেই, তাই আপনার ঘোড়াটীই নিয়ে এসেছিলুম।

ম্যাজিষ্ট্রেট লোক ভাল ছিলেন, ছোট ছেলের সত্যি কথা শুনে তিনি থুসী হলেন, আর কিছুই বললেন না।

এই নির্ভীক সত্যভাষী ছেলেটির নামই বিজয়কুক।

ছেলেবেলায় যে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস, এই সামান্য একটা ঘোড়াচুরির ব্যাপারে দেখা যায় বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই গুণগুলি আরো উৎকর্যতা লাভ করে।

বিজয়কৃষ্ণ তখন কলিকাতার মেডিকেল কলেজে পড়তেন।



भाष, ५७८८

পরীক্ষা দেবার কিছু দিন আগে কর্তৃপক্ষের কি একটা অন্যায় দেখে ইনি তার প্রতিবাদ করলেন। এই প্রতিবাদে কলেজের কর্তৃপক্ষ বিরক্ত হলেন, বিজয়কুফকে ডেকে প্রাঠিয়ে বললেন তোমায় এজন্য ক্ষমা চাইতে হবে!

বিজয়কুফ জানালেন অন্তায়ের তিনি প্রতিবাদ করেছেন। সেজন্ত তাঁর ক্ষমা চাওয়ার কথাই ওঠেনা।

এজন্য শেষ পর্যান্ত তাকে পড়াশুনা ছাড়তে হোল, পরীক্ষা দেওয়া হোল না, তবু িনি নিথার কাছে মাথা নত কর্লেন না।

পরীক্ষায় পাশ না করলেও ডাক্তারী ইনি করতেন, প্রসা নিয়ে নয়, বিনা প্রসায়।

এমন দিন গেছে ঘরে একটা পয়সার সংস্থান নেই। কোন দিন আধ পেটা থেয়ে কখন বা অনাহারে তাঁর দিন কাটে, তবু তিনি চিকিৎসার জন্ম কখনও কোন দিন একটা পয়সাও নেন নি। রোগী সারলেই তাঁর আনন্দ।

জ্ব তাই নয়, খনেক সময় রোগাঁর জন্ম তিনি যা করতেন, তথনকার দিনে টাকা পেলেও কোন ডাক্তার তা করতো না।

একটা কাহিণা বলি --

সেদিন ভয়ানক জল ঝড়। লোকে বাড়ীর বাইরে যেতে পারছে না এম্নি ছর্য্যেগ। এমন সময় একজন এসে বললে—রোগী বোধ হয় আর বাঁচবে না, অবস্থা বড়ই খারাপ আপনাকে একুনি একবার যেতে হবে--

ছুটো কিয়ের ডাক্রারকে দশ টাকা দিলেও সে সময় পথে বেরুতো কি না সন্দেহ, বিনা প্রসার ডাক্রার কিন্তু তথুনি বেরিয়ে পড়লেন।

পথে বেরিয়ে শুধ্ জল ঝড় ভেঙে খানিকটা পথ চললেই হবে না, সেই ছর্য্যোগের মধ্যে গঙ্গা পার হয়ে যেতে হবে ওপারে কাল্নায়!

বিজয়কৃষ্ণ যথন গদার তীরে এসে দাঁড়ালেন, তথন ভীষণ তৃফাণ। কোন মাঝিই সেই ঝড় তুফাণের মধ্যে নৌকা ছাড়তে চাইলো না। বিজয়কৃষ্ণ একবার গদার উদ্দাম জল স্মোতের পানে তাকিয়ে দেখলেন—এই ঝড় তুফাণের ভয়ে ওপারে যাওয়া হবে না, রোগী মারা পড়বে ! অসম্ভব! বিজয়কৃষ্ণ সেই গদার বুকে ঝাপিয়ে পড়লেন।

ঝড়ো হাওয়া বৃষ্টির ঝাপ্টা চেউয়ের পর চেউয়ের আঘাত, স্রোতের টান—কোন বাধাই সেই মনের জোরের কাছে দাঁড়াতে পারলো না। উদ্দাম বাতাস, উত্তাল তরঙ্গ সেই হুর্জ্যু মনঃশক্তির কাছে পরাজিত হোল। বিজয়কৃষ্ণ ওপারে গিয়ে উঠলেন।



মাঘ, ১৩৪৪

রোগী দেখলেন।

সে-রোগী শেষ পর্যান্ত তাঁরই হাতে বাঁচলো।

এমন সর্ববত্যাগী নিঃস্বার্থপির মানুষকেও শান্তিপুরের কোন কোন লোক উৎপীড়ন করতে ছাড়ে নি। তাঁকে প্রহার করারও আয়োজন হয়েছিল; অপমান যে তাঁকে কত সইতে হয়েছিল সে কথা না বলাই ভাল। এমন কি শেষে বিজয়কুঞ্চকে দেশ ছাড়া হতে হয়েছিল!

এই সব উৎপীড়নের মূলে ছিল একটা মাত্র অসম্ভোষ, সেটা হচ্ছে বিজয়কুঞ্জের ব্রাহ্ম-ধর্ম গ্রহণ।

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র তখন সমগ্র ভারত তোলপাড় করে তুলেছেন। তাঁব মুখে ব্রাহ্মধর্মের কথা যিনি শুনেছেন তিনি মুগ্ধ হয়ে তার ব্যক্তিকের কাছে মাথা নত করেছেন। বিজয়কুষ্ণ প্রাহ্ম হলেন। তাঁর পক্ষে প্রাহ্ম হত্যা বড় সহজ কথা নয়, শান্তিপুরের গোঁসাই বংশের ছেলে...সাত শো ঘর যজ্মান।

কিন্তু বিজয়কুফ ছিলেন অন্য ধরণের লোক, অর্থ ও আধিপত্য তাঁর মনকে সত্য থেকে টলাতে পারে নি।

একবার বকুতা করতে করতে তিনি বললেন—আমি জাতিভেদ মানি না, প্রমেশ্বরের চরণে স্বাই স্মান !...

কৌ ভূহলী একটী ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বকুতা শুনছিল, বাধা দিয়ে বললে— জাতিতেদ মানেন না, তো গলায় পৈতে রেখেছেন কেন ?

গোস্বামী মহাশয় তৎক্ষণাৎ পৈতা খুলে ফেলে দিলেন।

শেষকালে, সাত শো ঘর যজমান যাঁর, তিনি সব ছেড়ে কলকাতার পথে আক্ষধর্শের প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। নিঃম্ব, সম্বলহীন; পকেটে একটী পয়সা নেই, কলের জল খেয়ে দিন কেটে গেছে তবু যা সত্য বলে তিনি গ্রহন করেছেন তা ছাড়েন নি। এমনই ছিল তাঁর দূততা।

একবার কি একটা কারণে মনের ছংখে আত্মহত্যা করবেন বলে ঠিক কংলেন। তখন তিনি লাহোরে। মাঝ রাতে কাপড়ে একটা ভারী পাথর বেঁধে রাচী নদীর জলে ছুবে মরার জন্ম তৈরী হয়েছেন। এক জঙ্গলের ধারে নির্জ্জন নদীতটে তিনি জলে লাফিয় পড়তে যাচ্ছেন, এমন সময় অত রাতেও কোথা থেকে এক সাধু এসে ভাঁকে নিরস্ত করলেন, বললেন—ডুবে মরবে কেন, ভোমার জীবনে যে এখনও অনেক কাজ বাকী!

শেষ পর্যাস্থ বিজয়কৃষ্ণের ভূবে মরা হোল না।



এর পরে সবচেয়ে বিশায়কর হচ্ছে বিজয়ক্ষের পরিবর্ত্তণ। যিনি নিরাকার ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। যাঁর ঐকাস্টিক নিষ্ঠা দেখে ব্রাহ্মরা 'আচার্যোর' সম্মানে ভূষিত করেন, সেই লোক রাধাক্ষের ভজনা স্কুক্ত করে দিলেন।

গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে এক নানক-পত্নী সাধু তাঁকে দীক্ষা দেন; তারই ফলে আচার্যা বিজয়ক্তফের এই পরিবর্ত্তন।

ব্রাহ্মর। এই ব্যাপারে প্রথমে বিজক্ষের মন ফেরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তিনি যা গ্রহণ করেন—সভা বলে যা মনে করেন তা থেকে তাঁর মন ফেরাণো বড় শক্ত। শেষে তাঁরা তার এই দেব-দেবী ভক্তি দেখে বিরক্ত হলেন। শেষ পর্যান্ত আচার্যা বিজয়কুষ্ণকে ব্রাহ্মসমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে আসতে হোল।

কিন্তু সাধনা করে বিজয়কুফ বিশেষ শক্তি লাভ করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে যাঁর, তার সংস্পর্শে এসেছিলেন তাঁরাই তার ব্যক্তিকের কাছে মাথা নত করেন। অনেক জ্ঞানী ও গুণী তাঁর শিষাক গ্রহণ করে নিজেদের পতা মনে করেছেন।

একবার তাঁর কোন এক শিয়াকে বিছা কামড়ায়। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি বিজয়ক্ষের কাছে আদেন। তার যে আঙ্লে বিছা কামড়েছিল, সেই আঙ্লটী বিজয়ক্ষ একবার স্পর্শ করেছিলেন মাত্র, ভংকণাং সূব্যাত্নার উপশ্য হয়ে গেল।

এই ধরণের অসংখা ছোট-খাটো অলোকিক ঘটনা ভার জীবনে ঘটে।

ভাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান ভেদ ছিল না। মুসলমান ফকিরদের সঙ্গে আহার উপাসনা করতে কোন দিন ভাঁর সম্ভাবে এতটুকু তুর্বলতা দেখা দেয় নি।

গোন্ধামী মহাশয়ের এই অন্যন্তাধারণ বাক্তিকের জন্ম তিনি এক মহাপুরুষের পরম প্রিয় হয়েছিলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংশ দেব।

শেষ জীবনে বিজয়কৃষ্ণ কিছু দিন পুরীতে ছিলেন। আচার্য্য বিজকৃষ্ণকে সেখানে কেউ চিনতো না, জটাজুটধারী গৈরিক বসন সন্ন্যাসীকে সেখানকার অধিবাসীরা নাম দিয়েছিল জটিয়া বাবা। পুরীর দরিদ্র ও নিঃস্বদের অন্ন সংস্থানের কেন্দ্র ছিল এই জটিয়া বাবার আশ্রম। যথনই যত টাকার প্রয়োজন হয়েছে অ্যাচিত ভাবে তাই এসে পৌচেছে জটিয়া বাবার শিয়াদের কাছ থেকে। কোন দিন আশ্রম চালাবার অর্থের অভাব হয় নি।

মাত্র আটার বছর বয়সে পুরীতে জটিয়া বাবা দেহ রক্ষা করেন। সেখানে নগেন্দ্র সরোবরের তীরে জটিয়া বাবার সমাধি নামে তাঁর এক শ্বৃতি-সৌধ আছে। তোমরা যথন পুরী যাবে সেই সমাধি মন্দিরটি দেখে এসো।



# গভীর জলের কাহিণী

#### অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল

গভীর জলের নীচে থাকত অতিকায় রাঘব বোয়াল। মাছের রাজা সে। দৈতোর মত বিরাট দেহ নিয়ে সে জলের মধ্যে নিজের চালে ঘুরে বেড়াত। ভারী সুন্দর দেখতে ছিল কিন্তু সে,—বড় বড় চক্চকে চোথ আর ভেলভেটের মত নরম গা। জেলেরা কোন দিন তাকে ধরবার চেষ্টা করে নি; কাজেই তার সাহসের আর সীমা ছিল না। প্রায়ই দেখা যেত, সে হুদের স্বচ্ছ জলে খেলা করে বেড়াচ্ছে, আর তার স্থুদৃঢ় পাখ্না ও ল্যাজের ঝাপটায় জলের মধ্যে আবর্তের সৃষ্টি হচ্ছে। সুর্যোর আলো জলের নীচে পৌছলে তার ঈবং চঞ্চল ছায়া প্রয়ন্তি দেখা যেত। তার হুধের মত সাদা পেট আর গাঢ় সবুজ পিঠ দেখে জেলেদের ধারণা হুয়েছিল, সে শাপভ্রেষ্ট দেবতা!

কিন্তু বড় লোভী ছিল সে। খাবার সামনে পেলেই সে তার ভীষণ হাঁ নিয়ে তেড়ে যেত। ছোট ছোট মাছেদের ঝাঁক সে এক নিমিষে পেটে পুরে দিত। কত দিন ধরে সে সেই জলের মধ্যে অবাধে রাজ্য করছে, তা কেউ ঠিক বলতে পারত না। কই, কাতলা প্রভৃতি বড় বড় মাছেরাই তাকে যমের মত ভয় করত। শুরু তাই নয়, —মাছ-খেকো পাখারা তার ভয়ে সে হুদের দিকেই ঘেঁসত না। জেলদের মুথে শোনা গেছে যে হাঁস, বক, মাছরাঙা প্রভৃতি তার নাকি নিতা আহার্যা ছিল।

সে হুদে ছিল রাঘব বোয়ালের প্রতিদ্বন্ধী রাক্ষ্সে শোল মাছ। ভীষণ হিংসুটে ছিল সে। বোয়ালের সঙ্গে জোরে না পেরে সে সব সময় তার অনিষ্ট করবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াত। ছয়ত বোয়ালটা এক ঝাঁক মাছ দেখে আসচে তেড়ে, হঠাং কোথা থেকে শোল এসে দিলে



श्राम्य, ५७८८

গদের তাড়িয়ে। বোয়াল তার শক্রকে তেড়ে গেল বটে, কিন্তু সে যে কোথায় লুকাল, তার গার পাত্রা পাত্রা গেল না।

মাছের রাজ্যে দিন এইভাবে কাটছিল।

সেদিন ছুপুরে গোটা একটা হাঁস থেয়ে বোয়াল আয়েসে নিশ্চনভাবে জ্ঞালের মধ্যে পড়ে আছে। আর একদিকে শ্রাওলার মধ্যে শুয়ে শোল মাছ ফন্দি আঁটচে কি করে নায়ালটা তাড়িয়ে সে নিজে গভার জলের রাজা হবে।—বয়স বেশী হুওয়াতে সে একট্ মোটা ওকুজা হয়ে গেলেও তার বৃদ্ধিশুদ্ধি একটুও কনে নি। জীবনে তার অভিজ্ঞতাও ছিল পাচুর। কতবার যে সে মরতে মরতে নেচে গেছে তার আর ঠিক নেই।—হঠাং সে কি ভেবে তার শ্রাওলার বাস। থেকে বেরিয়ে পড়ল। এক ঝাঁক চক্চকে পুঁটি মাছ তাকে দেখে প্রাণভয়ে একদিকে ছুটে পালাল। শোল মাছ এসব গ্রাহা করল না। সে তথন বোয়ালকে ক ভাবে জ্ঞাক করবে বোধ হয় তাই ভাবছিল।

ঘুরতে ঘুরতে শোল মাছ কখন বোয়ালের মাথার উপর এসে পড়েছে। বোয়াল ভাবল শক্ষনিপাতের এই সুবর্গ সুযোগ। কিন্তু সে হঠাৎ আক্রমণ করে বসল না, কারণ তার জানা ছিল, শোল একটু বেশী রকম সাবধান। কাজেই সে বাস্ত হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল, কখন শোল একটু অহামনক্ষ হবে। -সে তখনি বিছাৎ বেগে শোলের উপর গিয়ে পড়বে। শোলের এক পাশ দাত দিয়ে কেটে দিলেই,—বাস্, সব শেষ হয়ে যাবে। তারপর সে তাকে ছিঁড়ে টকরো টুকরো করে ফেলবে।

এইরকম মতলব ভেঁজে বোয়াল চুপটি করে জলের মধ্যে পড়ে থাকল। সেই সময়
কিছু দূরে ঝকঝকে এক ঝাঁক মাছের উপর তার নজর পড়ল। পেট্ক বোয়াল শোলের কথা

খলে গিয়ে একটা মুখরোচক আহারের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল। তার পিঠের পাখনা আস্তে

গাস্তে খাড়া হয়ে উঠল; আর তার সমস্ত শরীরটা শক্ত করে গুটিয়ে গেল। কিন্তু এর মধ্যে

হতভাগা শোলটা কোথা থেকে এসে নিমেষে মাছগুলো তাড়িয়ে দিয়ে তীর বেগে কোথায়

মাবার উধাও হয়ে গেল। লজ্জায় বোয়ালের পাখ্না একেবারে পিঠের সঙ্গে মিশে গেল আর

সবুজ পিঠটা ভেতরের ফুলে ওঠা রক্তে তার লালচে হ'য়ে উঠল।

বোয়ালকে জব্দ করেছে, শোল খুসী মনে নিঃশব্দে জল কেটে হুদের একধারে সাঁতরে গ্রিস অসাড় হয়ে পড়ে থাকল।—তার চেহারাটা বোকার মত হলেও চালাকীতে তার মত থাণী মাছের রাজ্যে আর একটিও ছিল না।—হঠাৎ হুদের সোনালি জল কাঁপতে লাগল। মনে আকাশের সুষ্য যেন শতধা বিভক্ত হয়ে হুদের জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শোলের ভারী



কৌতৃহল হল। সে এই রহস্যভেদের জন্ম খুব সন্তর্পণে সাঁতরে এগিয়ে দেখতে পেল, জলের মধ্যে একটা স্থানর ছোট নীল রং এর মাছ আস্তে আস্তে চলাফেরা করচে। তার ভয়ানক সন্দেহ হল। মাছটা চক্রাকারে সাতার কাটছিল, আর সেই জায়গাটুকুর মধ্যে ছুটো ছায়া-মূর্ত্তি মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছিল।

শোল মাছ আরও কাছে সরে গেল। মাছটা তাকে দেখে ভয়ানক জোরে ঘুরতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছায়াত্তিও কাঁপতে লাগল। মাছটার খুব কাছে গিয়ে শোল কি যেন দেখেই তাড়াতাড়ি ডুব মারল। বাাপারটা বুঝতে তাকে একটও ভাবতে হয় নি। কারণ মাছটাব গায়ে লাগান বঁড়শীর কারসাজিটা তার ভাল রকম জানা। শোলের মনে পড়ল অনেকদিন আগে সে যখন ছোটটি ছিল, তখন সে একবার বঁড়শীতে ধরা পড়েছিল। কিন্তু সে ছোট ছিল বলে তাকে বঝি আবার জলে ছেডে দেওয়া হয়েছিল।

শোল আবার রাঘব বোয়ালের আড়োর দিকে জল কেটে চলল। ঘন সবুদ্ধ শাওলার মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে যেতে যেতে সে দেখতে পেল বোয়ালটা এক দিকে চুপ করে পড়ে আছে। তাই দেখে সে বোয়ালের উপরে গোল হয়ে ঘুরতে লাগল,—ভাবটা এই, যেন সে তার শক্রকে দেখতেই পাইনি। বোয়াল কিন্তু তাকে লক্ষ্য করেছিল। তার পাখ্না আবার আস্তে আস্তে সোজা হয়ে উঠল; তার ল্যাজের মৃত্ ঝাপটে আশেপাশের শাওলাগুলো যেন আসর হত্যার আশক্ষায় কাঁপতে লাগল। আর তার সাদা চোখ হটো রাগে জলতে লাগল। কিন্তু শোলের বুদ্ধির চালটা সে তখন যদি বুঝতো শরীরের সমস্ত্র পেশী শক্ত করে শোলকে আক্রমণ করবার জন্য প্রস্তুত হতে না হতেই শোলটা বিত্যতের ঝলকাণির মত কোথায় মিলিয়ে গোল।

বোয়াল ত অপ্রস্তুতের একশেষ! খানিকক্ষণ হতভদ্ম হয়ে থেকে সে তার ল্যাজ্ঞ ঘুরিয়ে জ্রুতবেগে তার খোঁজে জল কেটে চলল। খানিকটা যেতেই কোথা থেকে শোলটা আবার বেরিয়ে তার গা ঘোঁসে হাউই এর মত উপরে উঠে গেল। রাঘব বোয়াল ত অবাক! খুব তো তাকে বোকা বানাচ্ছে। শোল যে তাকে তার নিজের আড্ডায় আক্রমণ করতে সাহস করবে সে কোনদিন স্বপ্নেও ভাবে নি। সে মহারাগে জল তোলপাড় করে শোলকে ভীষণ বেগে তাড়া করে গেল।

মাছেদের মধ্যে খবর পৌছল, রাঘব বোয়াল ক্ষেপে গেছে। তার সাড়া পেয়ে তার।
দলছাড়া হয়ে চারদিকে ছিটিয়ে পড়ল। আর এদিকে ফন্দীবাজ শোলটা বঁড়শী লাগান নীল
মাছটার দিকে বেগে সাঁতার কেটে চলল। ক্রেধান্ধ বোয়াল শোলের প্রায় কাছাকাছি



এসে পড়েছিল। তুই অতিকায় রাক্ষসকে তার দিকে ছুটতে দেখে নীল মাছটা ভয়ে পাগলের মত ভয়ানক জােরে ঘুরতে লাগল। শােল ছুটল তার পিছনে। কিছুক্ষণের জতা জলের মধ্যে যেন তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। হঠাং শােল নীল মাছটার সামনে গিয়ে কায়দা করে এক ছুব মেরে একেবারে জলের অনেক নীচে চলে গেল।—সে ভয়ানক হাঁপিয়ে গিয়েছিল। দ্রুত নিঃশাস গ্রহণের সময় কাণকাের ভিতর দিয়ে তার লাল বিল্লী স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

বোয়াল আবার বোকা বনে গেল। শক্র হাতের মুঠো থেকে ফল্কে গেল দেখে রাগে তার সারা শরীর ভীষণ কাঁপতে লাগল। আর তার সমস্ত রাগ পড়ল ওই নিরীহ নীল মাছটার উপর। সে তার বিরাট হাঁ-এর মধ্যে মাছটাকে পূরে অতল জলের মধ্যে নেমে গেল।



রাঘব বোয়াল কেপে গেছে .....

এতক্ষণে সেই রহস্তময় ছায়ামূর্ত্তিকৃটি যেন বাস্তবে পরিণত হল। এদিকে বোয়াল হাঁ বন্ধ করেই হঠাৎ থেমে গেল। একটা অসহা যন্ত্রণা তার মুথের ভিতরটা যেন পুড়িয়ে দিচ্ছিল। হুদের উপরটা হুইল্ থেকে স্থুতো ছাড়ার শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নীচে বোয়ালটা জল তোলপাড় করে অস্থির হয়ে কেতরে ঘুরতে লাগল: কিন্তু বঁড়শীটা তার মুখের ভিতরকার মাংসে আরম্ভ শক্ত করে গেঁথে গেল।

এত যন্ত্রণা সত্ত্রও সে নাহস ও ধীরত দেখাতে কত্র করল না। মরবার আগে সে কানিয়ে যাবে সে কাপুরুষ নয়। জলে মধ্যে সে অসম্ভব রকম ত্রুতগতিতে চলতে লাগল।



মাধ, ১৩৪%

একবার একটু ভেসে ওঠাতে স্থাের টান আর বােধ হল না। তার মনে হল সে মুক্তি পােরছে। উৎসাহের সঙ্গে নাঁচের দিকে ডুব দিতেই সেটা যন্ত্রণা আবার অসহা হয়ে উঠল। তার চারদিকে জল রক্তে লাল হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল না তার নিজের রক্তেই জল এরকম হয়েছে।

আন্তে আন্তে সে রাস্ত হয়ে পড়ল। যথন তাকে টেনে উপরে তোলা হচ্ছিল সে একবার শেষ বার্থ চেষ্টা করল পালিয়ে যাওয়ার। তারপরেই দেখা গেল তার অতিকায় শরীরের শাদা ফ্যাকাশে দিকটা জলের উপর আন্তে ভেসে উঠেছে। তাকে তীরে তুলেই একটা প্রকাণ্ড বর্ষা দিয়ে বিধে ফেলা হল। রাঘব বোয়াল নিজের রাজ্য ছেড়ে বিদেশী রাজ্যে বিদেশী আবহাওয়ায় মরে পড়ে থাকল।

সূর্য্য তথন আকাশের ঠিক মাঝথানে। চারিদিক শাস্ত, নিস্তর্ম। হদের জলে শেয চিহ্নটুকু মুছে গেছে। শুধু রাজুসে শোল গভার শ্যাওলার মধ্যে নিঃশব্দে শুয়ে তথন বিজয় গৌরব অনুভব করছিল।





# প্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

### সপ্তদশ অধ্যায়

### আশা নাই

রাত্রি জ্মশা গভার হইন। আসিল। অন্ধকার যেন চারিদিক একটা বিভীষিকার স্থাষ্ট করিয়া দেলিয়াছিল। আকংশে মেন করিয়াছিল। ছই চারি কোঁটা রুষ্টিও মানো মাঝে পড়িতেছিল। — মিঃ চাটোজি অরণোর সেই গভার বিজনতার মধ্যে ভয়ে শিহরিয়া উঠিতেছিলেন। হতুমান চোবে—বৃদ্ধিমান মান্ত্য সে কোচ বাজের উপরটাতেই মাগাটা এলাইনা বেশ ঘুমের আঘোজন করিতেছিল।—কিন্তু সে মুখ্যেয়ে সাংহ্রকে ভ্যানক ভাবে ভয় পাইত, নতুবা সে এতক্ষণে গাড়ীর ভিতরে আসিয়া আশ্রম লইতেও ইতস্ততঃ করিত না।

নিঃ চ্যাটার্জি ক্রানে মধেষা হইবা উঠিলেন, দিয়াশালাই জালাইবা ঘড়ি দেখিলেন—রাত্তি হইটা বাজিয়াছে। তাঁহার মনে নানা ত্নিস্তা আসিল!—তাই একবার হন্থনান চোবেকে কাছে ভাকিলেন। সে 'জী' বলিগা কোচ বাকা হইতে লাফাইয়া তাঁহার কাছে আসিল।

চ্যাটাজ্জি জিজ্ঞানা করিলেন,—তোমাদের সাহেব যে—

চ্যাটাজ্জির ম্থের কথা কাড়িয়া লইয়া হত্যান কহিল—দাহেবের কথা জিজ্ঞাদা কচ্ছেন ? কিছু ভয় করবেন না হজুর ! হঠাং হত্যান তাহাকে ঈশারা করিয়া চুপ করিতে বলিল।

নিং চ্যাটার্জির ভয়ানক ভয় হইল, তবে আবার কি কোন ন্তন বিপদ ঘটবে না কি? সেই নিশীথ রাত্রে মশার গুঞ্জরণ সমান ভাবে চলিতেছিল, তাহারা দংশন করিতেও কোনরূপ কার্পণ্য করে নাই। ভারপর ত্শিচস্তায় ও তুর্ভাবনায় তাহার মনকে ভীষণ ভাবে পীড়ন করিতেছিল।

তাহাদের গাড়ীটা পথের পাশে, ঝোপের আড়ে করেকটা বড় বড় গাছের আড়ালে লুকানো ছিল :---আর তাহার অল একটু দুবেই ছিল বিরাট বট গাছটি। হত্তমান চোবে এবং মিঃ চ্যাটাঞ্জি



পথে বিপথে <sup>\*</sup> শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

যাঘ, ১৩৪৪

শুনিতে পাইলেন—কতকটা দূরে যেন কয়েকজন লোক বড় গোল করিতেছে। ক্রমশ: লোকগুলি কাছে আসিয়া পড়িল।—যখন ঝোপের অপর দিকে পথের কাছে আসিয়া তাহারা পৌছিল, তখন তাহাদের কথা বেশ স্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। মনে হইল যে এ দলে দশ জনের কম লোক হইবে না।

একজন কহিল,—আমি ঠিক বলছি যে পেছনে লোক লেগেছে।

আর একজন ভ্রানক ভাবে হা হা করিয়া উচ্চ হাস্থ করিয়া কহিল—লোক লাগবে কেন ? তুই ভয় পেয়েছিস নাকি।

তাকেন ভয় পাব। তবে-

তবে বোদেদের বাড়ীর ছেলেটাকে গনেছিদ ত ?

সে আর বল্তে ?

কোথায় রেখেছিদ দ—

সাধুবাবার জিম্মেয়!—উঃ ছেলেটা বড় কাদছিল রে!

আর লোকটি একটা দীর্ঘ নিঃপাস ফেলিয়া কহিল—

কাদবে নারে ? কেবল শিন্ত।

অপর কহিল—চল, মন্দিরে যাই। কাল সকালেই কলকাতা ছেড়ে পালাতে হবে।

গাড়োয়াণটাকে কি করলি ?

যেমন বরাবর করি। তেমনি !—বাছাধন মাটিতে পড়ে কাঁংরাচ্ছেন।

লোকগুলি চলিয়া গেল।

খানিক পরে হছমান চোবে কহিল—সাহেব! এ দলটা ছেলে মেয়েদের চুরি করে বেড়ায়, ভাই সহরে এত ছেলে চুরি হচ্চে।

কি করে বুঝলে ?

আমি যে পথের পাশের ঝোঁপটাতে গিয়ে লুকিয়েছিলাম।

বটে !

কেন চুরি করে! জানো!

জানি সাহেব !— ওরা কোন ছেলেকে মেরে ফেলে; কোন ছেলেকে বিক্রী করে, এমন সব কত কি করে! মস্ত বড় এদের দল। যারা ভারতবয়ই জুড়ে আছে। কত ঘরে ঘরে যে ছেলে হারিয়ে বাপ মায়েরা কাঁদছেন তার সীমা সংখ্যা নেই।

রাত্রি তথন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। এমন সময় 'জয় শিবশঙ্কর! হর হর বোম্বোম' শব্দে একজন সম্যাসী অতি ক্রন্ত বেগে ছুইজন চেলা লইয়া আসিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিল। গাড়ী ভীষণ বেগে—নিস্তন্ধ বন পথ মুপরিত করিয়া বালিগঞ্জের দিকে ছুটিয়া চলিল—গাড়ীতে সম্মাসী স্বধু একবার মি: চ্যাটার্জ্জিকে বলিলেন—আশা নাই।



### অষ্টাদশ অথায়

প্রশান্ত যেন কেমন হইয়া গিয়াছিল। যে দিন রাত আমোদ ছাড়া কিছুই জানিত না, যে প্রশান্ত চিল সকলের প্রিয়, সেই প্রশান্তের মৃথ হইতে হাসি লোপ পাইয়াছিল, সে আর হাসিত না, তেমন করিয়া কাহারও সহিত মিশিত না বা কথা বলিত না।

এক দিন সকাল বেলা প্রশান্ত মহোল্লাশে চীংকার করিয়া উঠিল—বাবা! বাবা! প্রশান্তের এইরপ চাংকারে তাহার বাবা পাশের ঘর হইতে অতি ক্রত বাহির হইয়া আসিলেন এবং প্রশান্তের কক্ষে আসিয়া কহিলেন কি বাবা। তুমি আমায় ডাক্ছিলে? প্রশান্ত কহিল,—হাঁ বাবা! এই দেখ, এই চিঠিখানা, পড়ে দেখ, এই মাত্র ডাক হরকরা দিয়ে গেল। একি অশান্তের চিঠির নয় প

প্রশান্তের বাবা অতি সন্তর্পণের সহিত জামার ভিতর হইতে চশমা বাহির করিয়া পড়িলেন, —অশান্তের লেখা চিঠিই বটে। অশান্ত লিখিয়াছে:— ভাই এশান্ত

আমি তোনাকৈ ভূলি নাই। তবে কি করিব, আমার ত কোন ক্ষমতা ভিল না। জান হইলে পর বুরিলাম—আমি একদল দহয়ে ছাতে পাঁড়য়াছি। স্থানটি কোন্ জেলার কোপায় বলিতে পারিনা। তবে মহটুকু বুরিতে পারিতেছি, দেশটা সাঁওতালদের, তাই ভূগোলের সামান্ত জ্ঞান হইতে মনে হয় যে ভোটনাগপুরের বোধ হয় কোন জেলা হইবে।— আমি পলাইয়া এক সাঁওতালদের আমে আসিয়াছি। এক বুড়ো মাওতালের বাড়ী আলার পাইয়াছি।—কিছু মিছু ভীবিত আছে। তাহাদিগকে সেই সন্ত্রাসী ছুইজন লোকের কাভে অনেক টাকায় বিজয় করিয়াছে।—কিন্তু কোন্ দেশ তা আমি বলিতে পারিব না। বোধ হয় পশ্চিমের কোন স্থানে হইবে। আমি সাঁওতালদের সাহাধ্যে এই চিঠি পাঠাইলাম। জানি না তোমাদের হাতে কৌতিবে কি না। আমি বড় ছুজী, তাই গেখানে গাই সেধানেই বিপদ গটে। তোমার দল্লায় এক দল্লালু পরিবারে আশ্র পাইয়াছিলাম। আবার সেই আশ্রম্ভূতে হইলাম।— আমি পন করিয়াছি যেরপেই পারি পিড় মিনুকে উদ্ধার করিব। সেপ্রেই ইউক বা বিপণ্ডেই ইউক।—বালিগঞ্জেও পত্র দিলাম।

তোমার বন্ধ

অশান্ত।

প্রশান্তের বাবা বেয়ারাকে গাড়ী যুতিতে বলিলেন। তারপর ছইজনে বালিগঞ্জে আসিলেন। তাহারা আসিয়া শুনিলেন—ফুননা দেবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার শরীর দিন দিনই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে—পাওয়ালাওয়া একরব ছাড়িয়া দিয়াছেন। কাহারও সহিত কোন কথা বলেন না।

—বেয়ারা উপরে সংবাদ দিতেই মিঃ চ্যাটার্জি নীচে নামিয়া আসিলেন। প্রশান্তের বাবা তাঁহার হাতে অশান্তের চিঠিখানা দিলেন। তিনি চিঠিখানা পঞ্জিন বলিলেন—আপনারা একটু বস্থন, আমার একজন বন্ধ এখানে আছেন, তাঁকেও আপনাদের সঙ্গে পরিচিত করে দেবো।

একটু পরেই মি: চ্যাটাজ্জি ও তাঁহার বন্ধৃথ্যে মহাশগ্ন নীচে নামিয়া আদিলেন। সকলে এক দক্ষে ডুইং ক্ষমে যাইয়া বদিলেন। প্রশাক্ষের কাছে আশান্ত যে চিঠিখানা লিখিয়াছে, দেখানি মুখার্জি

পথে বিপথে শ্রীযোগেক্ত **না**থ <del>গ্র</del>প্ত

সাহেব বেশ মনোযোগের সহিত পড়িতে লাগিলেন। ঠিক অমনি সময়ে বেয়ারা একপানা টেনে করিয়া—ছুই তিনথানি থবরের কাগজ ও অনেকগুলি চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল।—একথান চিঠি ছিল— স্থাননা দেবীর নামে।—মিঃ চ্যাটাৰ্জ্জি তাঁহার চিঠিখানি বেয়ারার হ'ত দিয়া উপরে পাঠাইয়া দিলেন। কে লিথিয়াছে, কোথা হুইতে আসিয়াছে, তাহার কোনও সংবাদ লুইলেন না।

—মি: মুখাজ্জি চিঠিখানি পড়িয়। উৎফ্ল হইয়া উঠিলেন। উৎসাহের সহিত প্রশান্তের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—মুষড়ে গিয়েছ কেন বাবাজী, আমি বুঝ্তে পেরেছি, তোমার সাহায্যেই আবার বিপদ কেটে যাবে।

—এমন সময়ে সেখানে একেবারে পাগলিণীর মতে আলুথালু বেশে স্নন্য দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার হাতেও একখানা চিঠি। তিনি ধপ্ করিয়া একখানা কৌচের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—এই দেখুন আপনারা, আমার চিম্নু ও মিন্নু বেঁচে আছে এইবার তাদের এনে দিন।

অশান্তের চিঠিথানা এবং প্রশান্তের চিঠিথানা মিলাইয়া দেখিলেন—একই তারিথে, একই সময়ে চিঠি তুথানি ভাকে দেওয়া হইয়াছে। মুথোপাধ্যায় মহাশয় অনেক ক্লেশে অস্পষ্ট ভাকের মোহরটি পড়িয়। যে স্থান হইতে চিঠিটি ভাকে দেওয়া হইয়াছে তাহার নাম উদ্ধার করিলেন।—স্থানটির নাম,—বুর্গি।

ম্থোপাধ্যায় মহশয় হাসিয়া বলিলেন—মিসেস চ্যাটাৰ্জ্জি, জানেন ত—মেঘ কেটে গেলেই পূর্ণিম। বাজে চাঁদের আলো ঝলকে পড়ে, এ ত জান্চেন, মেঘ কেটে গেছে।—আমি সত্যি করে বল্ছি এই ছেলে চুরি ব্যাপারটা আজ তিন চার বছর থেকে ভীষণ ভাবে চল্ছে, কিন্তু তুংগের কথা এই যে আমরা আজ পর্যান্তও এর কোন একটা মীমাংসা করে উঠতে পারি নি।—কাল অনেক চেন্তা করে যা জান্তে পেরেছিলুম—আজ এই চিঠি ছ'গানিতে তা পরিদ্ধার হয়ে গেল।—ঠগীদের অত্যাচারের চেয়ে এই সন্যামী দলের অত্যাচার বড় কম নয়।—এদের কাজ হচেে, ছেলে চুরি করে বিক্রয় করা, যদি তা না হয় তবে—সে অহমান করে নেবেন।—আমি আপনাদের এমন কথা বল্তে পারি না যে ছচার দিনের মধ্যেই আপনাদের ছেলে মেয়ের উদ্ধার করতে পারবাে, তবে এইটুকু জানবেন যে আমার বিশ্বাস আছে হয়ত বা আবার আমা তাদের আপনার কোলে ফিরিয়ে আন্তে পারবাে।

আমাকে নিয়ে চলুন, আপনাদের সঙ্গে!

মুখোপাধ্যায় মহাশয় হাসিয়া বলিলেন—বেশ ত গাবেন, তবে আজ নয়।—আপনি আর কান্না-কাটি করবেন না। জানেন ত মায়ের কান্নায় সন্তানের অকল্যাণ হয়।

ञ्चनमा दमवी हुপ कतिया त्रहिटलन ।

মুপোপাদায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন—থে ছেলেটি আপনাদের সংবাদ জানিয়েছে. সে বড় সহজ নয়। অমন দস্যসন্মাসীদের হাত থেকে যে পালাতে পেরে বেঁচে গেছে—ঠিক জানবেন সে অনেক কিছু কাজ করতে পান্ধবে।





মুপোপাধ্যায় মহাশয়—মিং চ্যাটার্জ্জির ওথানে আহারাদি করিয়া চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন—এক সপ্থাহের মধ্যে আর তুমি আমার ওথানে যেও না, আর খোঁজ করো না। তুমি জেন এই দলটি বড় সহজ নয়। সারা ভারতবর্ধে এরা ছড়িয়ে পড়ে আছে। এই দলে ভারতবর্ধের সব দেশের নাকই আছে। আমাদের মত ভাদেরও লোক আছে, যারা নানা ছন্মবেশে খুরে বেড়ায়।—মিসেস নাটার্জ্জি—একটা কথা, ভিখারী দেখলেই দয়া দেখাবেন না, তাড়াতে বলি না, তবে বেশী দ্যাও দেখাবেন না—
শাসু সন্মাসী দেখলেই হাত দেখাতে বাহু হবেন না, যেমন সব মেয়েদেরই এই জুর্মলতাটা থাকে।

মিসেদ্ চ্যাটার্জ্জি মাথা নাড়িলেন।—অনেক্দিন পরে এই পরিবারের লোকের মুখে যেন হাসির ঈষং বিচ্যাৎরেখা দেখা দিল।



# मिना सानी

### ক্রীকেট--

গত বছরের শেষ দিনে কোলকাতায় ভারতীয় দলের সঙ্গে লড টেনিসনের দলের তৃতীয় টেপ্ট মাচ্ স্থক হয়। এর আগে বোদাই ও লাহোরে এই দলেরই সঙ্গে যে তৃটি টেপ্ট মাচ্ হয়েছিল তাতে ভারতীয় দল হেরে যায় এবং সে পরাজয়কে যথেষ্ট শোচনীয় পরাজয়ই বলা যেতে পারে। (বোদাইতে ৬ উইকেটে এবং লাহোরে ৯ উইকেটে ভারতীয় দল পরাজিত হয়)। থেলার আগে কেউই নিঃসন্দেহে বলতে পারেনি এর ফলাফল কি হবে; কারণ ভারতীয় দল যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও ইডেন গার্ডেনে প্রতিবারেই স্বাইকে নিরাশ করেছে এবং এইবারের থেলায় হয়ত সেই পুরণে। ইতিহাসেরই পুন্রার্ত্তি হবে। এই ধরণের একটা ভয় স্বাই করেছিল তার ওপর আগেকার ছুটো থেলাতেই ওই ফল।

দেদিন সমস্ত সকালটা কেটে ছিল বেশ উত্তেজনার নধ্যেই;—শুধ্ সে দিনই বা কেন, খেলার শেষ দিন পর্যান্ত প্রতােক দর্শককেই কি হয়, কি হয়, ভাব অতিরিক্ত চঞ্চল করে ছিল। যাক্, শেষ পর্যান্ত ভারতীয় দল আমাদের নিরাশ তাে করেই নি, পরন্ত এই কোল-কাতার মাঠেই ভারতবর্ষের প্রথম বিজয়ে সবাইকে—এবং বিশেষ করে বাঙালীকে গৌরবাদ্দিত করেছে! খেলা আরম্ভ হবার মিনিট দশেক আগে ইডেন্ গার্ডেনে গিয়ে হাজির হলুম। ভাগিাস্ টিকেট কাটা ছিল! নইলে্ হয়তাে সে সময়ে টিকেটই পেতৃম না , কিংবা বহু কঠে টিকেট পেলেও ভালাে জায়গায় বসে আরাম করে খেলাটা দেখার সৌভাগা ইত না। এই স্বাচ্ছন্দ্যের জন্মেই ক্রিকেট খেলাটা আমার সবচেয়ে ভালাে লাগে, বােধ হয়! আকাশ ঢাকা গ্যালারীর এক কোনে চুপ্ করে বসে থাকা , সাম্নে স্থলের সবুজ মাঠ. কোথাও তিলান্ধি জায়গা, নেই; প্রতিটি বল্ ভালাে করে লক্ষ করাে, ব্যাট চালানাের প্রতিটি কায়দা উপভাগ করা; —ওঃ, ভাবলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠুতে হয়!



ভারতীয় দলের কাপ্টেন মাচেচ নি টসে জিতে মুস্তাক আলি ও হিণ্ড্লেকারকে বাট্ করতে পাঠালেন। প্যাভিলিয়নের ভেতর থেকে তারা বেরুতেই বিপুল জনতা হর্দনিকরে তাদের সম্বর্দ্ধিত করল। তার পর এলো টেনিসন দলের এগারো জন খেলোয়াড়। আগস্তুক দলের গোভার ও ওয়েলার্ড বোলিং স্কুক্ত করল। মুস্তাককে খুব সাবধানে দেখা গেল খেলতে; প্রথম প্রথম তার ব্যাট চল্তে লাগ্ল খুব সংযত ভাবে। রাণ সংখা ধীরে ধীরে চল্ল বেড়ে। স্কোর বোড়ে সবে তখন ২৪রাণ উঠেছে এমন সময় গোভারের বলে হিণ্ডলেকার একটা সহজ ক্যাচ্ তুল্ল, আকাশের বলটাকে এড্রিচ্ লুকে নিতে একটণ ভূল কর্ল না; আমরা তো বেশ দমে গেলুম; বেচারী হিণ্ডলেকার মাত্র তখন ২০রান্ করেছে।

এর পর প্যাভিলিয়ান থেকে বীরে বীরে বেরিয়ে এলো সতেরো বছরের বাচ্চা খেলোয়াছ মাঁকড় (Mankad; এই উচ্চারণ এক ভদলোকের কাছে শুন্লুম)। অভুত স্থুনর এ বছরে এ থেল্ছে এবং এর থেলা দেখার জন্মে প্রত্যেকেরই অদম্য কৌতুইল ছিল। খুব হাততালি পড়ল চারিদিক থেকে। সত্যিই এ ভারী স্থুন্দর খেলে। মুস্তাক আলি খুব ভেবে চিন্তে এ সময় খেল্ছিল কিন্তু মাঁকড় খেল্তে লাগ্ল খুব সহজ ভাবে। বিজ্যুতের মত চলে এর ব্যাট; লাল বলটা সবুজ মাঠের ওপর দিয়ে সাঁ। মাঁ। করে ছুটে কতবার পেরিয়ে গেল বাউণ্ডারি লাইন! স্থোবর বোর্ডে তড়তড় করে রান সংখ্যা বেড়ে চল্ল। এবং মুস্তাকের চেয়ে অনেক পরে এসে মুস্তাকের চেয়ে আগেই মাঁকড়ই প্রথম পঞ্চাশের ওপর রাণ করে। কিন্তু যথন তার ধেরাণ তথন গোভারের এক্টা বাম্প্ বল মারতে গিয়ে ওয়েলাডের্র হাতে ও খুব সহজ ভাবেই আউট হয়ে গেল। (১৩৩৷২৷৫৫)।

এর পর এলো অমরনাথ। কোল্কাতায় অমরনাথ খুব কমই ভালো খেলেছে, এবারেও সে আমাদের নিরাশ কর্বে কিনা কেজানে! হাই হোক, অমরনাথ তো খেলা স্কুক কর্ল; প্রথম থেকেই ও পিটিয়ে থেল্তে লাগ্ল। যথন ওর সবে ২০ রান্ তথন ওয়েলাডের বলে এক্টা খুব শক্ত ক্যাচ্ কর্তে ল্যাঙ্রিজ পারল না; তবে সেটাকে "লাইফ্" দেওয়া বোধ হয় বলা যায় না। এদিকে মুস্তাকও খুবই সাবধানে চল্ল তা'র রান্ সংখ্যা বাড়িয়ে। ১৯৬ মিনিটে মাত্র ২ উইকেটে ভারতীয় দল ২০০ কর্ল। মুস্তাকের যথন ৯৯ রান্, টেনিসান্ তথন নতুন বল নিলেন এবং তা'র দলের ফান্ত বোলার গোভারকে দিলেন বল করতে। ওঃ, সে এক সাজ্যাতিক উত্তেজনায় ভরা মুহুর্ত্ত; ১রানের জত্যে বুঝি মুস্তাকের



মাঘ, ১৩৪৪

সেপ্পুরিটা ফস্কায়! কিন্তু নাঃ, প্রথম বলেই ও এক্টা রান নিয়ে নিজের সেপ্পুরি পুরো কর্ল। আগন্তদের বিরুদ্ধে এই তিন্টে টেপ্টের ভেতর এই-ই প্রথম সেপ্পুরি! উঃ, কী চীৎকার, কী হাততালি!—কিন্তু অথচ কে জান্ত আরও এক্টা আরও স্থন্দর সেপ্পুরি ঐদিনই আমরা দেখতে পাবো! তা'র সেপ্পুরির পরেই মুস্থাক খুব অসাবধানে খেল্তে লাগল এবং ১০১রাণে গোভারের বলে এড্রিচের হাতে ও কট্-আউট হল। মুস্থাকের সেপ্পুরির ভেতর তিন্টে 'লাইফ্' ও পেয়েছিল। গত ১৯৩৬ সালে বিলেতে মুস্থাক এই কটা সেপ্পুরি করেছিলঃ ১৪১সারের বিরুদ্ধে, ১৪০ লেডেসন্-গোভার্য একাদশের বিরুদ্ধে, ১৩৫ মাইনর কাউন্টিসের বিরুদ্ধে এবং ১১২ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে)। (২১০৩১১০১)।

এরপর কুমাকদিন এলো, কিন্তু গোভারের বলে মাত্র পরান করে এল্, বি, ডাবলিউ আউট এয়ে গেল। (২০৪।৪।৪)। এর পর এলেন মারেচ তি—ভারতীয় দলের কাপ্টেন। এই সময়ের মধ্যে অমরনাথের ভেতরকার সমস্ত টলমলে ভাবটা চলে গিয়েছে। এখন সেবাট কর্ছে সহজ্লাদ্তার সঙ্গে। প্রতিটি বলই মার খেয়ে হয়ে উঠছে ব্যতিব্যস্ত। একবার মনে পড়ে গোভারের বলে উপর্য্যুপরি ও তিন দিকে তিনটে বাইগুরি করল—কোন দিক দিয়ে যে অমরনাথের বল আসবে তা কেউ অনুমান কর্তে পারছিল না!

চা-য়ের খানিক পরে ওয়ার্দিঙটনের বলে অমরনাথ তরাণ করে ৯৯এ এসে থামে। সবাইকার ভেতরটা তথন যে বেশ তোলপাড় হচ্ছে তা সহজেই অনুময়। কোলকাতার মার্চে একদিন ভারতীয় দলের শেষ পর্যান্ত হু' হুটো সেক্রী হবে ? এমন সময় আবার ওয়ান্দিঙটনের বলেই ১৯রাণে মার্চেটে হ'লেন এল্, বি ডব্লিউ! (০০৯।৫।১৯)! আব্বাস খাঁ এলো অমরনাথের সঙ্গে খেল্তে। কিন্তু পোপের এর পরের বলেই অমরনাথ খুবই সহজে ১রাণ নিয়ে নিজের সেক্রেরি সম্পূর্ণ কর্ল। ১৫০মিনিট লেগেছিল এই সেক্রি কর্তে। এর ভেতর ১১টা বাউগুরি ছিল। যাক্ প্রথম দিনের খেলায় ৫উইকেটে ৩১৩রাণ হবার পর খেলা শেষ হল। অমরনাথ ১০২ নট্ আউট্ ও আব্বাস খাঁ ১রাণ নট্ আউট্ রয়ে গেল।

দ্বিতীয় দিনে কিন্তু ভারতীয় দলের কেউই দাড়াতে পার্ল না। টেনিসন দলের বোলার 'পোপ' বল নিয়ে এক বিপর্যায় কাণ্ড কর্ল; ফলে সব কটা উইকেট মিলিয়ে ভারতীয় দল ৩১৩ থেকে মাত্র ৩৫০রাণ করেই হল আউট্। (অমরনাথ ১২৩; অমরসিং নট্ আউট্ ৯)।

তারপর এলো এাড্রিচ্ ও ম্যাক্করকেল, টেনিসন দলের' বাট করতে। ভারতীয় দলের বিখ্যাত বোলার অমরসিং ও নিসার বোলিং স্কুরু কর্ল। এ্যাড্রিচ্ স্কুলর খেলে, তবে অমর সিংয়ের একটা বল মার্তে গিয়ে শ্লিপে নিসারের হাতে ও কট আউট হয়, মাত্র



H4, 5088

্রুরাণে। কিন্তু যে বলটা নিসার ধরেছিল তা যে লোফা সম্ভব কেউই তা ভাবে নি। গাম্রা দেখলুম অমরসিং বল দিল, এড রিচ্ব্যাট তুলল এবং প্রমৃত্রেই লাল বলটা নিতাম্ব সহজ ভাবে লোফালুফি করতে করতে এগিয়ে এলে। নিসার। এরপর এলো খার্ম্টাফ্। খেলা এগিয়ে চল্ল আর ক্রমানয়ই আগন্তুকদের রাণ সংখ্যা চল্ল বেড়ে। চনংকার থেলা দেথলুম হার্ড স্টাফের। চনংকার প্তাইলে চলে এর বাটি, খুব সহজ ও স্বচ্ছন ভাবে। কিন্তু নিসার সেদিন বিপক্ষদের কাছে হয়ে উঠ্ল দারুণ বিভীষিকা। সে দিন ও সবস্থদ্ধ পাঁচটা উইকেট নেয় আর আমির ইলাহি নেয় তু'টো। একদিক থেকে বোলিং করছে নিসার, এতে। ক্রত বল আসছে যে ভালো করে দেখাই যাচ্ছে না, আর একদিক থেকে আমির ইলাহি করছে শ্লো-সূপীন বল। নিসারের সামনে সেদিন কেউ দাঁড়াতে পারল না। ওদেব ভেতর সবচেয়ে বেশী রাণ তুল্ল হার্ড স্টাফ - ৫৯রাণ। তারপর নিসারের বলে আমির ঈলাহির হাতে হল কট্ আউট্। ইয়ার্ডলিও করেছিল ৩৮রাণ, তারপর নিসারের বল মারতে গিয়ে বলটা সামান্য উঁচু হয়ে যায়, ফলে হিওলেকার কুতীতের সঙ্গে ধ'রে নেয় সেই বলটা। চমৎকার থেলা দেখলম উইকেট কীপার হিওলেকারের। সেদিন ও হু'টো ক্যাচ্ ধরে এবং যে রকম ক্ষিপ্রতা ও সত্র্কতার সঙ্গে উইকেট কীপ করে তা না দেখলে বোঝা যায় না। যাক, সেদিন খেলা শেষ হল, বিদেশীদের রাণ হ'ল ২০০র নীচে। লছ টেনিসন ৬ ওদের বোলার পোপ নট আটট থেকে গেলেন। আমর। সবাই-ই আশ। করলুম ২০০ব ভেতরেই ওদের ইনিংস শেব হবে এবং তা হলে 'ফালো মন' হতে বাধ্য হবে।

কিন্তু তৃতীয় দিনে ওদের ইনিংস শেষ হ'ল ২৫৭ রাণে পোপ্ ৪১ করে নট আটট থেকে গেল। নিজদের দলের এই দারুণ তৃঃসময়ে ও'র এই নির্তীক ভাবে দাঁড়ানো সত্যিই প্রশংসনীয় এবং টেনিসন দলকে, 'ফলো অনে'র হাত থেকে বাঁচালো ও নিজেই।

এর পর আরম্ভ হল ভারতীয় দলের বিতীয় ইনিংস। আগের বারের মতই মুস্তাক ও হিওলেকার এলো বাটে কর্তে। আজ মুস্তাক ও হিওলেকার ত্'জনকেই দেখা গেল আক্রমণ করে খেলতে। তা'দের ভেতর জড়তা ও আড়প্টতা আজ গোড়া থেকেই নেই। রাণ সংখ্যা খুব চমংকার গতিতে বেড়ে চল্ল—লাঞ্চের সময়ে ভারতীয় দলের ৭৩ রাণ, এবং কেউই আউট হয় নি। লাঞ্চের পরেই কিন্তু লাঙ্রিজের একটা স্পিন বল তা'কে ঠিকিয়ে দিল এবং ৫৫ রাণে ম্যাক্কর্কেলের হাতে মুস্তাক কট আউট হল। এর পর এলো মাকড়। খুব ক্রেড রাণ বাড়াবার জন্ম ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন আদেশ পাঠালেন মেরে খেল্তে। তা'র এই আট্লেশ নিয়ে যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন ঠিক এই রকম



মাঘ, ১৩৪৪

আদেশ না দিলেও চা-খাবার সময়ের মধ্যেই ভারতীয় দল শ'তুই রাণ করতে পারত এবং অনেকগুলো উইকেটই হাতে থাকত। ফলে ভারতীয় দলের জিত হতে পারত আরো ভালো ভাবে। কিন্তু যাই হোক, সব বল পিটীয় খেলতে গিয়ে কেউই আর দাঁড়াতে পারল না, চা'য়ের সময়েতেই ভারতীয় দলের দিতীয় ইনিংস শেষ হ'ল ১৯২ রাণে। (হিগুলেকার ৬০, অমরনাথ ০, আমির ইলাহি নট্ আউট ১৫)। ভারতীয় দল তখন ২৮৫ রাণে টেনিসনের দলের চেয়ে এগিয়ে আছে। আর সময়ও বেশী নেই। ভয় হতে লাগল টেনিসন্ দল ২৮৫র বেশী না করতে পারলেও—যদিও ঐ সময়ের মধ্যে টেনিসন দলের ২৮৫ রাণ করা কিছুই অসম্ভব ছিল না—পুরো সময়টা বাটে দিয়ে ঠেকিয়ে রেখে ভারতীয়দের কাছে পরাজয়টা এড়িয়ে যাবে। এবং এতাের পরেও দাতাই যদি তাই হত তা' হলে আক্ষেপের সীমা থাকত না।

কিন্তু, নাং --রয়েছে আমাদের অমর সিং রয়েছে নিসার, মাকড়। হ'লও তাই। চায়ের সময়ের পর এডেরিচ ও মাক্কর্কেল এলো ব্যাট করতে। কিন্তু অমর সিং যেন কেপে' রয়েছে। আওণের মত সাজ্যাতিক বল তা'র কাছে থেকে আস্তে লাগ্ল। বিরুদ্ধ দল গন্ল প্রমাদ। মাত্র তিন রানে অমর সিংএর বলে নিসারের হাতে বিখ্যাত থেলোয়াড় এড্রিচ হ'ল কট আটট এবং ঐ তিন রানেই মাক্করকেল অমর সিংএর হাতে হ'ল একেবারে বোল্ড আটট। সেদিনের খেলা শেষ হ'ল ত্'উইকেটে টেনিসন দলের মাত্র ৪২ রানে —হাউস্টাক ও ইয়ার্ডলি তখন ২০ ও ১১ করে নট আউট।

শেষ দিনের থেলা সুক হ'ল, টেনিসন দলের তথন জিততে হ'লে ১৪৪ রান করতে হয়। অসর সিংএর প্রথম ওভারেই ইয়ার্ডলি ১৫ রানে মুস্তাকের হাতে হ'ল কট আটট। (৪৬:৩)১৫)। এলো ল্যাঙ্রিজ ব্যাট করতে, এ' বাঁহাতে ব্যাট ধরে। ৬৬ রানের মাথায় নিসারের বদলে মাকড় বল দিতে লাগ্ল। এর খানিক পরেই অমর সিং ছাড়ল একটা অক্ প্রেক্ বল এবং হাউস্টাকের অফ স্টাম্পটা নিয়ে সাঁ৷ করে বলটা বেরিয়ে গেল। আমরা তথন অনেকটা স্বস্তির নিঃশাস ফেললুমঃ ভারতীয় দল যে জিতলেও জিততে পারে। এ মাকড়এর বল যে কি রকম বিপদজনক তা' প্রমাণিত হ'ল শীগ্রিরই। প্রথমেই গেল ওয়ান্দিঙ্টন এরই বলে, আমির ইলাহির হাতে ক্যাচ্ আউট হ'য়ে। (১১২। ৫।১১) এর পব এলা পোপ। মাকড় এর পরেই পেল ল্যাঙ্রিজের উইকেট—নিজেই ও ক্যাচ ধরেছিল। (১২৫।৬০০)। তা'রপরেই গেল পোপ্, মাকড়এর বলেই। (১২৮।৭।২। মাত্র ৩০ রানেও তথন ৩টে উইকেট পায়। তারপর গেলেন টেনিসন মাত্র ৮ রানে, মাকড়এর বলে এবং ইলাহির হাতে কট আউট হয়ে। ১৩৯।৮।৪৮)। এর পরেই এই থেলায় প্রথম একটা



গাব, **১৩৪৪** 

ওভার বাউগুরি হাঁক্ডালে ওয়েলার্ড, অমর সিংএর বলে! কিন্তু তা'রপরেই ওই রকমই একটা ওভার বাউগুরি মারতে গিয়ে বাানার্জ্জির হাতে বাউগুরি লাইনে ও কট আউট হল। (১৫৭।৯।৫)। এর পর এলো শেষ খেলোয়ার গোভার। অমর সিং এর প্রথম দিকের বলেই ও এক্টা স্থন্দর ক্যাচ তুল্ল। কিন্তু অমর সিং ধরতে গিয়েই সেটা লুফ্তে পারল না। কিন্তু দর্শকদের মন তখন ভারতীয় দলের এই রক্ম আশাতীত স্থন্দর খেলায় এতাই খুদী যে কোন দিক থেকেই অসন্টোষের গর্জন শোনা গেল না।

এর পরে লাপের সময়। লাপের খানিক পরেই মাকড্এর বলে গোভার ১৩ রানে কট সাউট হ'ল নিসারের হাতে। টেনিসনের দল দিতীর ইনিংসে করল ১৯২ রান; কাজে কাজেই ভারতীয় দলের এই-ই প্রথম ৯৩ রানে, কোলকাভার মাঠে হ'ল জয়।

এই খেলায় ভারতীয় দলের ভেভর যে একতা ও দৃঢ়ত। দেখলুম তা যদি ভবিশৃং মাঠেও থাকে তা হ'লে নিঃসন্দেহেই তা রা টেনিসনের দলের কাছে জিতবে এবং শুধু টেনিসনের দলে কেন, যে কোনও প্রথম শ্রেণীর জিকেট দলের পাক্ষেই ভারতীয় দলকে হারানো বিশেষ সহজ হবে না।

### টেনিস-

ক্রীকেটের মত যত হৈ হৈ ন। হ'লেও টেনিসেও এবার কয়েকটি স্থুন্দর থেলা কল্কাতায় দেখা গিয়েছিল। আমরা টিলডেনের দলের থেলাগুলির কথা বল্ছি। এখনও টিলডেনকৈ পৃথিবীর সন্বশ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়দের মধ্যে একজন বলা যেতে পারে। এক কালে টিলডেনই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ থেলোয়াড় ছিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর শুক্রবার উড্বার্ণ পার্কে কল্কাতায় টেনিসের যেন উৎসব বসেছিল—তাকে টেনিসের প্রবর্শনীওবলা থেতে পারে। এদিন টিলডেন বার্ককে ৬-৩, ৬-২ তে হারিয়ে দিলেন—বার্কএর কাছে টিলডেন যেন সর্ব্বদ্ধী ছিলেন। দেখবার বিষয় ছিল—তার 'বেস্ লাইন খেলা'— মত ডিপ্ ডাইভ কলকাতায় আমরা খ্ব কম দেখেছি। কিন্তু সে আগেকার টিলডেন এর ক্যানন বল্ সাভিস আমরা আর দেখলাম না। কসে-র্যামিলিয়েঁ। খেলাটিও উপভোগ্য ইয়েছিল; ভারতবর্ষের মাঠ কমের বেশী চেনা আর সত্যিই ভাল খেলে তিনি (৬-২,৬-৩) জিতেছিলেন। ডাবল্স ম্যাচ এ টিলডেন—র্যামিলিয়েঁ। ও কসে-বার্ক এর যা খেলা হয়েছিল তা চিরদিন মনে রাখবার মত। আমাদের বাঙ্গালী ও ভারতীয় খেলোয়াড়দের সেদিন নেটিবই ও পেন্সিল নিয়ে খেলা দেখা উচিৎ ছিল—দেখে শেখার বিষয় এত ছিল।



মাব, ১৩৪৪

দ্বিতীয় দিনের কসের খেলা সকলের চেয়ে দেখবার জিনিয ছিল, তাঁর খেলার ষ্টাইল ও গতি আতি স্থলর। সেদিনকার ফলাফল—কসে বার্ক্তে ৬-২,৬-৩ তে ও টলডেন সামিলিয়োঁকে ৬-৩,৬-৩ এ হারিয়েছিলেন; ডাবল্স্ বসে ও বার্মিলিয়োঁ—টিলডেন ও বার্ক্তে ৬-৩,৬-১,৪-৬ তে হারিয়েছিলেন। চতুর্থদিনের খেলাও হয়েছিল ফেনন স্থলর তেমনি অভ্তপূর্বন। সত্য কথা বলতে কি কলকাভায় এত ভাল খেলা কখনও হয়েছে কি না সন্দেহ। খেলা দেখার শুধু আনন্দ ছিল না— দেখার পর শরীর মন অভক্ষণ বসে থাকতে হলেও যেন সতেজ ও সজীব হয়ে উঠছিল। এরকম খেলা ঘন্টার পর ঘন্টা দেখলেও কোন কপ্তবা ক্লান্থি আসে না। এই খেলাতে কসে টিলডেনক হারিয়েছিলেন ৬-২,৪-৬,৯-২তে। অভুত খেলা হয়েছিল ফলাফল দেখেই বুঝতে পাচ্চ খেলায় কি রকম উত্তেজনা ও জোর ছিল। টিলডেন দলের সব খেলাগুলির এই খেলাটাই সবচেয়ে স্থলর হয়েছিল। আর একটি সিংগল্স্ খেলায় রামিলিয়োঁ বার্ককে ৬-০,৬-৩ তে হারিয়েছিলেন। ডাবল্স্এ রামিলিয়োঁ-বার্ক ও টিলডেন-কসের খেলা সন্ধ্যা র দকণ অসমাপু থাকে।

ভারতবর্ষের থেলোয়াড়দের সম্পর্কে টিলডেনের অভিমত—ঘাউস মহাম্মদ বড় ষ্টাইলিশ প্রেয়ার কিন্তু সাহানি ভলিতে আরো দুন্দর। তাঁদের মতে ইউরোপ আমেরিকার প্রফেসানাল মাপকাটিতে ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়দের পৌছতে হলে সে দেশ থেকে প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়দের এখানে কোচ্ হিসেবে রাখা উচিং। আপাততঃ Estrabean সাউথ ক্লাবে উচুদরের থেলা শিক্ষা দেবার ভার নিয়েছেন। এর মধ্যে একটি ছোট্ট কিন্তু পাকা খেলোয়াড়ও শিখচন—তিনি হলেন খম্ম সেন পাটনা)—এর কথা আমরা তোমাদের একবার বলেছিলাম। এই ছোট ছেলেটি বড়দের সঙ্গে ইষ্ট ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নসিপএ নেবেছিল। একট্ বড় হলে খম্ম ভাল খেলোয়াড় হবে সকলেই আশা করে। নম্ম সেনকে এবার দেখতে পেলাম না কেন ? যাই হোক এবারকার টেনিস খেলা আমরা খুব উপভোগ করেছিও সত্যিকারের ও উচুদরের টেনিস কী জিনিয় তা দেখেটিও দেখে খুব আনন্দ পোরেটি। টিলডেন এর দল এখন ভারতের অনাগ্য জায়গায় খেলচেন।



## চতুর্থ পরিচ্ছেদ একটি মাত্র ঢিল ও তুইটি পক্ষী

অমলবারু সভয়ে ব'লে উ'লেন, "কি ভয়ানক! দেখন জয়ন্তবার, দেখন! সভিচ্ছ ভো, ও বাড়ীর বারান্দায় একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে! এই শেষ রাতে, এমন ত্র্যোগে রাস্থার দিকে অত আগ্রহে সুঁকে প'ড়ে ও-লোকটা কি দেখছে?"

জয়স্ত বললে, "এতক্ষণ ও লোকটা নিজের অস্কার ঘরে ব'সে আমাদের ঘরের সমস্ত দৃশ্য লক্ষ্য করছিল। এখন ও বেরিয়ে এসে দেখছে যে, চাবি আর চাক্তি নিয়ে আমরা পথে বেরিয়েছি কিনা! আমরা পথে বেরুলেই বোধ হয় আমাদের উপবে আক্রমণ হ'বে!"

-- "সর্বানা ! তাহ'লে আপনারা কি করবেন !"

জয়ন্ত হেনে বললে, "অমলবাবু, আমার চেহারা দেখছেন তো? আমরা শক্রনের গায়ে কন্ত জোর আছে জানি না, তবে আমি যে একবার একটা ক্যাপা ঘাঁচুকে দ'রে মাটির উপরে কাং করেছিলুম, মানিক সে দাক্ষা দিতে পারে! কুন্তি-বক্সিং আমরা ছন্ত্রনেই জানি। স্কৃতরাং পথে বেক্সতে আমাদের কোন ভর নেই। কিন্তু অকারণে অশান্তি স্বৃষ্টি ক'রেও কোন লাভ নেই। ওদের সঙ্গে হাতাহাতি হ'লে খুব সন্তব আমরা জিতে যাব: কিন্তু সেই সঙ্গে শক্রপক্ষকেও সাবধান ক'রে দেওয়া হবে। অতএব কোন হান্ধামা না ক'রে আজ আমরা এইখানেই রাতটা কটাতে চাই। এতে আপনার আপত্তি নেই তো দ"

অমলবাৰু বললেন, "আপত্তি পূ বিলক্ষণ! আপনারা কাছে পাকলে আমি তো ধড়ে প্রাণ পাই! যদি চ্যানু আবার আসে পূঁ

জয়ন্ত বললে, "না, আজ আর সে এখানে বেড়াতে আসবে না। বরং কাল সকালে আমরাই ঐ সাম্নের বাড়ীটায় বেড়াতে যাব।"

### পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়



- —"বলেন কি, ঐ বাঘের বাসায় ?"
- —"কেন, আপনি তো বললেন ওটা হচ্ছে মস্বাছী!" তা যদি হয়, তাহ'লে ওপানে আরো অনেক লোক নিশ্চয়ই বাস করে? আমরা ওপানে ঘর ভাড়া করতে বা কোন চেনা লোককে খুঁজতে যাব। দিনের বেলায় পাঁচজনের বাসায় নিশ্চয়ই কেউ আমাদেঃ গলায় ছুরি বসাতে সাহস করবে না!"

মানিক বললে, "কিন্তু ওখানে গিয়েই বা আমাদের কি লাভ হবে ?"

- "প্রথম লাভ হ'বে এই যে চ্যান্ ওখানে আছে কিনা সেটা জানতে পারব। অমলবার তার চেহারার যে-বর্ণনা দিয়েছেন, চ্যান্কে চিনে নিতে আমাদের একটুও বিলম্ব হবে না। দ্বিতীয় লাভ হবে, চ্যান্ ওখানে থাকলে কাল স্কালেই তার হাতে হাতকড়ি দেবার ব্যবস্থা করব।"
  - —"কি অপরাধে, আর কি প্রমাণে ?"
- "চ্যান্ই যে স্থানবাবৃকে খন করেছে, আমাদের হাতে আপাতত তার কোন প্রমাণ নেই বটে। কিন্ধ চ্যান্ যে এই বাড়ীতে দেওয়াল বেয়ে উঠে চুরি করতে এমেছিল আর অমলবাবৃকে খুন করবার চেই। করেছিল, তার স্পষ্ট প্রমাণ হচ্ছে বারান্দার ঐ পদচ্ছিত্তলো। ঐ প্রমাণের জ্বোরেই তাকে এখন অনেককালের জন্মে জেল খাটানো যেতে পারে। প্রধান শক্রকে স্বাতে পারলে আমরা নিশ্চিম্ব হঙ্গে কাম্বোডিয়ায় গিয়ে বনবাসী হ'তে পারব।"

অমলবাবু বললেন, "কি ও জয়ন্তবাবু, আপনি ইনের কথা জুলে যাচ্ছেন কেন । সন্ধ্যাসীর কথা মান্লে বলতে হয়, ইন্ও আমাদের মন্ত শক্ত। সে কোথায় আছে ।"

জয়ন্ত বললে, "তারও চেহারার সঙ্গে আমাদেন পরিচয় থাকা দরকার তো! অমলবারু, অতঃপর আপনি ইনের রূপবর্ণনা করুন!"

অমলবার বললেন, "চ্যান্ থেমন অসাধারণ ঢাাঙা, ইন্ তেমনি অসাধারণ বেঁটে, মাথায় সে চারফুটের বেশী তে। হবেই না, বরং কম হওয়াই সম্ভব। কিন্তু নিজের দীর্ঘতার অভাব সে মিটিয়ে নিয়েছে অসাধারণ মোটা হয়ে! দ্র থেকে তাকে দেখলে মনে হয়, য়েন একটি গোলাকার পদার্থ যাত্করের ময়ে হঠাং জ্যান্ডে। হয়ে পৃথিবীর উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলেছে! কিন্তু এত মোটা ও বেঁটে হ'লেও ইন্ অত্যন্ত চট্পটে আর চল্বুলে। সে ছোটে ক্রিকেট-বলের মত আর মাটি থেকে লাফ মারে টেনিস-বলের মত। চ্যানের লম্বা চন্ডেড়া চেহারা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে, কিন্তু ইন্কে দেখলে একেবারেই অবাক হয়ে য়েতে হয়! আবার চ্যান ও ইন্কে এক সঙ্গে দেখলেই মনে হয়, ভগবানের অপুর্বে শৃষ্টি বৈচিত্রের কথা!"

জয়স্ত বললে, "চমৎকার! মানিক, এমন উজ্জ্বল বর্ণন। শোনবার পর আর কি ইন্কে চিনে নিতে আমাদের কট হবে ?"

মানিক বললে, "নিশ্চমই নয়! অমলবাবু একখানা কথার ফোটোগ্রাফ কুলে আমাদের দান করলেন!"

—"ফোটোগ্রাফ নম মানিক, এ হচ্চে 'একপ্রেসানিষ্ট, চিত্রকরের আঁকা ছবি;—এ পুঁটিয়ে খুঁটিয়ে

অঁকে একে কিছু দেখালে না, কিছু আসল মূল ভাবটি ছবছ প্রকাশ করলে। ভূমি যদি ইনের স্তিত্রকার



হাৰ, ১৩৪৪

েগানা কোটোগ্রাফও হাতে পেতে, তাহ'লেও তার স্বরূপ এত সহজে ধরতে পারতে না! তেনিক কিছে । কে সে কথা! ভোরের পাখী ডাকবার আগে আপাতত একটুখানি স্বপ্নলোকটা দেখবার চেষ্টা করার দ্রকার!"

পরদিন বেল। সাতটার সময়ে আকাশের বিরাট কুন্ত শৃত্য হয়ে গেল—এখন আর এক-কোঁটাও বৃষ্টি নেট। এবং সূর্যার তাপে মেবগুলোও মোমের মতন গ'লে মিলিয়ে গেল। রাস্তার ময়লাজল কমেছে বটে, কিন্তু এখনো জুতো না ভিঞ্জিয়ে পথ চলবার উপায় নেই।

অন্ত দিনে এ-সময়ে বিচিত্র জনতার অনৈক্যতানে রাজপথের তন্ত্রা ছুটে যায়, কিন্তু আজ এখনো তার প্র-ম্বন ভাব দূর হয় নি। যার নিতান্ত দায়, সেইই পথে পা বাড়িয়েছে। অনেক দোকান এখনো বন্ধ, ফিরিওয়ালাদের আন্তনাদ প্রায় তার, মোটররা এখনো মানুষ্ মুগ্যার লোভে উৎসাহিত হয় নি।

জগন্ত ও কুমার যথন রাস্থার ও-পাশের মন্ত মন্ত বাড়ীথানার স্বমূথে গিয়ে দাড়াল, তথনও তার ভিতর থেকে জীবনের কোন কচকচিই জাগে নি।

একটা বুড়ো হিশুস্থানী দারবান সদর দরজার চৌকাঠে ব'সে দাঁতন-কাঠি চর্বণ করছিল, জয়স্ত তার কাছে গিয়ে জিজাসা করলে, "দরোয়ানজী, এ বাড়ীতে ঘর ভাড়া পাওয়া যায় ?"

দারবান একটু বিশ্বিত ভাবে জানালে যে, এখানে ঘর আছে বটে, কিন্তু 'বাংগালী বাবু'দের থাকবার স্ববিধা হবে না।

জ্যস্ত বললে, "দে কথা আমিও বুঝি দারোয়ানজী! কিন্তু আমি তো এখানে পরিবার নিয়ে থাকব না, খান তুই-ভিন ঘর ভাড়া নিয়ে আমি এখানে আপিদ করব, মাড়োয়ারি আর পশ্চিমা লোক নিয়েই আমার কারবার কিনা!"

দারবান জানালে, তিনতালায় চাবখানা ঘর খালি আছে, বাবুরা উপরে গিয়ে দেখতে। পারেন।

—"তিন-তলার? দেখানে আর ক-বর ভাড়াটে আছে ?"

শোনা গেল, তিন-তালায় রাস্তার দিকে তুখানা ঘর নিয়ে পাঁচ-ছাজন বন্ধী লোক আছে। ভিতর দিকে আছে একঘর মাদাজী। বন্ধীদের ঘরের পাশেই তুখানা ঘর খালি আছে।

জয়ন্ত আর কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে দারবানের কাছ থেকে চাবি নিয়ে মানিকের সঙ্গে বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করল।

দিঁড়ি দিয়ে তারা উারে উঠতে লাগর। কলকাতার অধিকাংশ মেদবাদীর—বিশেষত যেখানে অবাঙালীর বাদ—দিঁড়ি হচ্ছে অত্যন্ত মুণাকর স্থান। তার দাপে দাপে চোথে পড়ে কুকুরের বিষ্ঠা, মান্থবের



মাঘ, ১৩৪৪

মূত্র ও যত রাজ্যের তুর্গদ্ধ জঞ্চাল এবং তার দেওয়াল হয় থৃতু, পানের পিক্ ও অক্তাশ্ত নানা নভারজনক মলিনতার বারা চিত্রবিচিত্র। স্থাস ও চক্ বন্ধ ক'রে এবং যতটা-সম্ভব জড়োসড়ে। হয়ে সেখান দিয়ে পঠা-নামা করতে হয়।

জয়ন্ত ও মাণিক এই ভাবেই দোতালায় গিয়ে উঠল। দোতালায় চারিদিকে বারান্দা ও তারপর সারি ধর। বারান্দা দিয়ে মুখ বাড়ালে 'ডাই বিনে'র চেমেও নােংরা এক-তলার উঠান দেখা যায়। অধিকাংশ ধরের দরজা-জান্লাই সারারাত্রবাাপী বৃষ্টির জন্মে এখনা বন্ধ এবং তাদের ভিতর থেকে একাধিক নাসিকার তজ্জন-গর্জন বাইরে বেগে ছটে আস্চে।

তার। তিনতালায় উঠতে উঠতে ভনতে পেলে, তিন-চারজন লোকের ক্রত পদধ্বনি! কিন্তু তিন-তালায় উঠে জনপ্রাণীকে নেগতে পেলে না এবং দেখানেও বারান্দার বারের প্রত্যেক ঘরের দরজা জান্লা বন্ধ রয়েছে।

তারা চারিদিকের বারান্দা মূরে এল -তবু কাকর দেখা বা সাড়া নেই, এমন-কি এখানে কাকর নাক পুরুস্ত ভাকছে না।

মাণিক মৃত্ত্বরে বললে, "কিন্তু উপরে এননি যাদের পায়ের শব্দ পেলুম তারা কে, আর গেলই বা কোথায় ?"

জয়ন্ত বললো, "হয়তো তারাই হচ্ছে চ্যান্ ও ইন্কোম্পাণীর লোক, আমাদের সাড়া পেয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে ! মাণিক এথানে একটু সাবধানে চলা-ফেরা করতে হবে !"

একটা ঘরের দর্জায় বাহির থেকে তালালাগানোরয়েছে। দারবানের দেওয়া চাবি সেই কুলুপে লাগল। ত্জনে ঘরের ভিতরে চুকল। ঘরের মধ্যে একটা দরজা দিয়ে আর একপানা ঘরে যাওয়া যায়। তারপর রাস্তার ধারের বারান্দা।

সেথানে গিয়ে স্থ্পের দিকে তাকিয়ে জয়স্ত বললে, "দেখ মাণিক, এথান থেকে অমলবাব্ ঘরের ভিতরটা পর্যান্ধ বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!

বারান্দার যেখান খেকে কাল রাত্রের সেই মৃষ্টিট। পথের উপরে পাহারা দিচ্ছিল, জয়স্ত সেইদিকে পায়ে পায়ে অগ্রসের হচ্ছে, এমন সময়ে আন্তে আন্তে একটা জানলা বন্ধ করার আগুয়াক্স হ'ল।

মাণিক চুপি চুপি বললে, "বারান্দার ধারের একটা ঘরের জান্লা পোলা ছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে কেউ বন্ধ ক'রে দিলে।"

জয়স্ত বললে, "হঁ। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এরা আমাদের সন্দেহ করেছে। হয়তো আমাদের মংলোব ধ'রে ফেলেছে !

বেখান থেকে আওয়াজটা এসেছিল সেইখানে গিয়ে তারা দেখলে, একটা জান্লা ও একটা দরজা রয়েছে। ছইই বন্ধ।

দরজার কড়া ধ'রে জয়ন্ত বারকয়েক নাড়া দিলে। কোন সাড়া নেই।



ata, 5988

জয়ন্ত বললে, "এরা বোধ হয় প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আমাদের সঙ্গে দেখা করবে না। চল. নীচে নেয়ে জন্ম উপায় চিন্তা করি গে।"

তন্ত্রনে আবার ভিতর-বারান্দায় ফিরে এল। আর-একবার এদিকে-ওদিকে উকিযুকি মেরে তারা দিছি দিয়ে নামতে লাগল—আগে মাণিক, তারপর জ্বস্ত।

হঠাং হুড়মুড় ক'বে বিষম একটা শব্দ হ'ল-মাণিক চমকে পিছনে তাকাতে-না তাকাতে জয়স্তের বিপুল দেহ একেবারে তার ঘাড়ের উপরে এসে পড়ল এবং পর মুহুর্ত্তেই ভয়ানক ধান্ধা খেয়ে মাণিক সিঁডির উপরে আছাড় থেয়ে পডল।

দৈবগতিকে মাণিক হাত বাড়িয়ে রেলিং ব'রে ফেললে তাই আর নীচের দিকে নেমে গেল না, কিন্তু মুখুণায় সে যেন আন্ধা হয়ে গেল এবং সেই অবস্থাতেই সে শুনতে পেলে যে, জয়ন্তের দেহ গড়াতে গড়াতে हम-हम भटक नीटि दारम योट्ह ! जातभदार होतिनिटक वास भन्तिनि, हालिए हालिए हा दुन व्याल. জ্যন্ত হঠাৎ পা হড় কে সিঁ ড়ির উপরে প'ড়ে গেছে !

প্রায় দুট্ট মিনিটকাল সেইখানে আচ্ছন্নের মত ব'লে থেকে মাণিক অতিকটে উঠে দাঁভাল এবং আছে আন্তে আবার সিঁডি দিয়ে নামতে লাগল।

मिलानाय त्नरम त्म त्मर्थल, त्मर्थात्न मामाकी, भाक्षावी **७ मार्ड्यावीव** किए। क्यास वावान्यात्र ্রেলিংয়ে ঠেসান দিয়ে পা ছড়িয়ে অর্জ-মৃচ্ছিতের মতন ব'দে আছে, তার মুখ বুকের উপরে ঝলে পড়েছে ্রণ কেন্ট তার মাথায় জলের ঝাপ্টা দিচ্ছে ও কেউ পাথা নেড়ে বাতাস করছে।

গালিক তার কাছে গিয়ে ডাকলে, "জয়, জয়, তোমার কি বড় বেশী লেগেছে ?'

অভিভৱেতর মত জয়ন্ত থালি বললে, "হঁ।"

গিনিট পাঁচেক পরে জয়ন্ত কতকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল, তার চোখের তীক্ষ দৃষ্টি আবার ফিরে এল। ্স মুথ তুলে ভিড়ের ভিতরে যেন কা'কে খুঁজতে লাগল। মাণিক বুঝলে, জয়ন্ত এ অবস্থাতেও চ্যান বা ইনকে ভোলে নি! কিন্তু ভিড়ের ভিতরে মগের মূলুকের কোন নমুনাই দেখা গেল না।

মাণিক বললে, "জয়, আমি একখানা ট্যাক্সি ডেকে সান্ব কি ?"

क्षक करहे-पूरहे छैठ मां फ़िरह वनदन, "ना, जामि दरँ टि यर उरे भावत। जारा धवान थरक বেরিয়ে পড়ি।

नकन्तक नाहाश कतात्र जल्म ध्रम्याम मित्र जन्न । भागिक धीरत थीरत धारात मिं जि त्वरा নামতে লাগল।

রাস্তার এনে অরক্ষ নিজের জানার ভিতরকার পরেতে হাত দিয়েই থম্কে দাঁড়িয়ে পড়ল। ওক পরে বললে, 'মাণিক, ভিড়ের ভিতরে তুমি কোন বমী লোককে দেখ নি ?'

—"না। তবে তোমার কাছে বেতে আমার মিনিট হুমেক দেরী হয়েছিল। তার মধ্যে কেউ এসেছিল কিনা জানি না।"

### পদ্মরাগ বৃষ ক্রীহেমেন্ডকুমার রাম



- —"নিশ্চয় এসেছিল!"
- —"কি ৰ'রে জানলে ?"

জন্মত গন্তীর স্বরে বললে, "মাণিক, আমি পা পিছলে প'ড়ে যাই নি !"

- —"ভবে ?"
- ু--- "আমাদের স্থচতুর বন্ধু এক ডিলে তুই পক্ষী বধ করেছে!"
- —''জয়ন্ত, তোমার কথার অর্থ আমি বুরতে পারছি না!"

জয়ন্ত খুব-শুক্নো হাসি হেদে বললে, "মাণিক, তোমার পরে আমি নামছিলুম। হঠাং পিছন থেকে বেউ এমন ভাবে আমাকে একটা প্রবল ধান্ধা মারলে যে, ভোমাকে নিয়ে আমিও ছড়ম্ডিয়ে প'ড়ে গেলুম।" মাণিক সচ্কিত কঠে বললে, "বল কি জয়। কে বান্ধা মারলে ? তাকে দেখেছ ?"

- 'না, দেখবার সময় পাই নি। তবে তার গায়ে বে ভীষণ জোর আছে, ধাকা খেয়ে সেটা বেশ বৃষতে পেরেছি। .....তারপর আমি যখন দোতালার বারান্দায় প'ড়ে প্রায়-অজ্ঞানের মতন হয়ে আছি সেই সময়ে আমাকে সাহায্য করবার অছিলায় অজ্ঞানা বন্ধু আমার পকেট থেকে সেই বড় চাবিটা আর নক্ষা-আঁকা সোনার চাকতিটা নিয়ে দিবিয় স'রে পড়েছে!"
  - —"স্ক্রাশ ! এখন উপায় ?"

জয়ন্ত বলনে, 'ভমনবাবুর বাড়ীতে 'ফোন্' আছে। তুমি এখনি গিয়ে ইন্স্পেকীর স্থানববাবুকে একদল কনটেবল নিয়ে এখানে আসতে বল। এই বাড়ী খানাতলাস করা ছাড়া অক্স উপায় দেখছি না। তুমি যাও, আমি এখানে দাড়িয়ে পাহারা দি।"

ক্রমশঃ



# নদী

### **শ্রিনন্দগোপাল সেনগুঙ**

আমার ইচ্ছে করে, ওপারে যেতে, আবছায়া ঝাউ বনে সর্যে ক্লেতে। ছোট্ট ডিঙায় চড়ে নিজে হাতে হাল ধরে ঝির ঝিরে সন্ধ্যার হাওয়ায় মেতে!

> এ পারে গাঁয়ের ঘরে পিদিম স্বালা, মন্দিরে সন্ধ্যার আরতির পালা। মেঠো স্থরে গান করে রাখাল ফিরবে ঘরে শাকাশে উঠবে ফুটে ভারার মালা।

অথৈ নদীর জল অগাধ কালো।
তার বুকে সন্ধ্যার সোনালি আলো।
সারসেরা পাক দিয়ে
উড়ে যায় বাঁক দিয়ে
ছায়া ছায়া ও-পারের ছবিটি ভালো।

এপারে রয়েছে খর, রয়েছে বাড়া,
পর কিছু একেবারে পালাবো ছাড়ি।
মাঝখানে রবে নদী,
কিরে নাই আসি যদি
মা ডুমি আমায় ভেবে কাঁদবে ভারী ?



माप, ১७८८

ওপার আমায় মাগো নিত্য ডাকে—
কতদিন ছেড়ে আর থাকবো তাকে ?
চুপ চাপ নিরালায়

একা তার দিন যায়
কুয়াসায় মুখখানি লুকিয়ে বাখে।

ওপারে মান্ত্র নেই, নেইক বাড়ী, আছে শুধু আশে পাশে গাছের সারি। মাঝে মাঝে আছে মাঠ ধান যব গম পাট— ডাকে তারা আয় আয় কেশর নাড়ি।

ওপারে নেইক মাগো ছঃখ কিছু, ছোটে না মানুষ কেউ কাজের পিছু। হাসি নিয়ে দিন চলে স্বপ্নে ফসল ফলে আকাশ ওপারে যেন অনেক নীচু।





উপভাস শ্রীসতীকান্ত গুহ লিখিত শ্রীগোপেশচক্র চক্রবর্ত্তী চিত্রিত

9

রহস্যেভর। চাদনীরাত উধাও হল, ভোরের আবছা আলো একটু ফুটে উঠস্ক-আলোয় নিভে গেল, ক্ষিতিভূষণের জাহাজগানা তথন টলমল করে দিনের সোনালী আলোয় পাগল চেউরের বৃকে আছাড় খেমে প্রডল। হালের মাঝি লছীন্দর হাঁক দিলে "সামাল!"

পাটাতনের উপর মান্তলে হেলান দিয়ে বসে ছিল কিভিভূষণ। সে তথন উন্ধাতে চুলচে। এক একবার আধখানা স্বপ্নে দেখতে কালীভূষণকে। কালীভূষণের নৌকা যেন ডুবু ডুবু। একটা রসি ছুড়ে দিয়ে কিভিভূষণ যেন ডেকে বলচে, "দাদা, রসি ধরো, উঠে এসো।" বারে বারে সেই আধখানা স্বপ্ন ভেকে যাচ্ছে আর কিভিভূষণ দীর্ঘধাস ফেলচে। কে জানে, কোন্ ত্রস্ত সমৃত্তে গড়কুটির মত ভেসে চলেছে কালীভূষণের নৌকো!

জাহাজ হঠাও টেপ্তে ক্ষিতিভূষণ চোথ মেললে। সামনের ধূ য় সমূদ্রে আশা নেই, ভরসা নেই। কোথায় কোন্ আশায় চলেছে সে । এই মেয়েটা—এর কথার দাম কডটুকু ? কালীভূষণের পবর সে জানলে কী করে ? কী করে দৌপলে সে ? একি হঠাও দেখা ? না মেয়েটা আরে। কিছু জানে ? মেয়েটা কে ! কালীভূষণ উধাও হবার ব্যাপারে কোনো হাত আছে কি তার ? একি কোনো চক্রান্ত! কিন্তু অতটুকু মেয়ে—অতবয় বোলেটে কালীভূষণকে নিয়ে চক্রান্ত করে সাধ্য কি ? আর কেনই বা এই চক্রান্ত ? কালীভূষণকে মাঝা সমূদ্রে জাহাজ থেকে নিয়ে গিয়ে কার কী লাভ ? হঠাও ক্ষিতিভূষণের মনে হল—মেয়েটা পাগল নয় ভো! কাল রাভে সে তাকে কখনো হাসতে, কখনো গন্তীর হয়ে যেতে দেখেটে। মনে হয় মাথায় ছিট আছে। হয়ভো তাই ঠিক। নইলে কী করে কালীভূষণের পবর জান্বে সে। হয়ভো চূড়ান্ত ক্যাণামী, সম্ভানি করছে মেয়েটা। মিছিমিছি হায়রাণ করে মারছে। তাই যদি বা হয়, ক্ষতি কি ? ক্ষিতিভূষণ



হাসল। দাদা না থাক্লে তার ঘর আর তার কাছে তো ঘর নয়, আপনজ্বনও তথন পর। তাহলে খুসিমত আটপ্রহর শুধু ভেসে ভেসে চলা তো মল নয়। এমনি করে ভাহাজে ভেসে আধখানা স্থপ্নে বার বার সে দাদাকে ফিরে পাবে।

কালীভূষণের পোষা কুকুরটা কাহাত্ত্বে কালীভূষণের সদী। সূটের সময় মনিবের পিছু পিছু ফিরতে।
সে। কিন্তু কাল রাতে সূটের সময় কালীভূষণ তাকে সঙ্গে নেয় নি, জাহাত্তে বেধে রেপে গিয়েছিল।
কুকুরটাকে ভোরবেলা ছেড়ে দেওয়া হয়েচে। তখন থেকে পাটাতন্ময় ওঁকে ফিরচে কুকুরটা। হয়তো
মনিবের থঁজে ফিরচে। কিন্তু, মহাসমূদ্রে কোথায় কতদ্রে কালীভূষণ আর কোথায় পাটাতনে জানোয়ারটা
মনিবের থোঁজে ফিরচে। কিতিভূষণ আর একবার হাসল। ভাবলে, মন্দ কি! কুকুরটা বোঝে না, তাই
তোও স্থাী। হয়তোও ভাবচে জাহাতে কোথায় স্কিয়ে আছে ওর মনিব। ও এখনও আশা রাখচে।

হঠাৎ কুকুরটা পম্কে দাঁড়াল। একখানা পাণরে খোদাই কুকুরের মত না কেঁপে দাঁড়াল। অনেকদ্রে রেলিংয়ের একটা ধারে কী ঘেন ঠাহর করে দেখচে। চোপত্টোয় একটু কাঁনন নেই। আলোয় ছটুকরো কাচের মত, অন্ধকার আকাশের তারকার মত, চোখের মণি জল জল করচে। হালের মাঝি লছীন্দর কিভিত্রণের পানে একবার তাকাল। একবার শিষ দিয়ে পরে দে কুকুরটাকে নাম ধরে ডাকলে, "রঙ্গিলা।" কুকুরটা একটিবার ঘাড় ফিরিয়েও দেখলে না। একটিবার লেজ নেড়েও সাড়া দিলে না।

महीन्तत्र वनात, "कर्छ। वााशात्र की !"

ভবে কি সেদিকে মহাসমূত্রে দেখা যাচেছ কালীভূষণের নৌক। ? ভাই কি একদৃষ্টে দেখনে কুকুরটা ? ক্ষিভিভূষণ উঠে দাড়াল। সেদিকে মহাসমূত্রে তাকিয়ে ক্ষিভিভূষণ দেখলে অফ্রন্ত রূপোলী জলে লাখে। টেউবের ভাঙন আর দিগন্তে একখানা ঝক্ঝকে আলগা মেয়।

হঠাৎ কুকুরটা একখানা তীরের মত ছুটল। রেলিংয়ের ধারে পাটাতনের উপর থেকে কী একটা জিনিব মুখে তুলে সোজা ছুটে এলো ক্ষিতিভ্যণের কাছে। ক্ষিতিভ্যণের সামনে পাটাতনে জিনিবটা ক্ষেলে রেখে কুকুরটা লেজ নাড়তে লাগল। ক্ষিতিভ্যণের চোখে বিশ্বয় ঘনালো। সে দেখলে সোনায় ষোড়া একটুকরো মণি। কোন্ অজগরের মাথার মণি, কোন্ পাতাল কোঠার লুকনো মণি—সকালের নরম রোদে একমুঠো আগুণের মত জলছে মণিটা, সাতরঙা রোদে সাতশো ফিণিক ফিরিয়ে দিছে।

আন্তে আন্তে পাটাতন থেকে মণিটা কৃড়িরে নিলে কিভিড়্বণ। কৃটি কৃটি অকরে কী একটা কথা চূলের মত সঙ্গ হরপে খুঁদে লেখা। কিভিড়্বণ গভীর বিশ্বয়ে লেখাটা পড়লে "অমরলতা।" হালের মাঝি ক্ষীন্দর তফাৎ থেকে হাঁ করে সেই জিনিষটা দেখলে। হালটা অক্ত এক বোদেটের জিলায় রেখে সে কিভিড়্বণের পাশে এসে দাঁড়াল। কিভিড়্বণকৈ লে বললে "কণ্ডা, আর দেরী নয়। বিষয়টা এখনই একটু ডালিরে কেখতে হচ্ছে।"

ব্যাপারট। তলিয়ে দেখতে তর সইল না। কিতিভূবণের জাহার কোঠায় গুপ্ত বৈঠক বসল। সহীন্দরের সঙ্গে আর হজন এলো। পঞ্চাশ বছরের মাঝি হুভাই, স্থলন্দ পুলন্দ নাম। ফন্দি ফিকিনে তুরত ভারা। যোগফলের



মত রহক্তের কল বলে দেয় তারা। বৃদ্ধিতে তাদের সঙ্গে এঁটে ওঠা দায়। লক্ষার মন্ত্রণাসভা তাদের কাছে হার মেনে যায়।

জিনিষ্টা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে স্থলন পুলন তৃভাই কিভিড্মণকে বললে, "কণ্ডা, এবার রহতা জল হচ্ছে দেখচি।"

"জিনিষ্টা দেখে তে। গ্রনা বলে মনে হয় না। মনে হয়, কোনো একটা গুপ্তদলের গোপন চিছ্ন।" স্থলন্দ বললে।

''মনে হয় বলচ কেন ফলন্দ ? বলো, নিশ্চয়ই।" পুলন্দ বললে। "এটা গয়না যখন নয়, তথন ছেলেপুলেদের খেলার জিনিষও নয়। জানি না, চীনবাদশার খোকনর। হীরেমুক্তো নিয়ে যোল ঘুটি বাঘ বন্দী খেলেন কিনা। জিনিষটাকে দেখে আবার নেহাং একটা চিহ্ন বলে মনে হয় না। ভেবে দেখলে বলতে হয় এটা একটা পাঞ্চা টাঞ্জা হবে।"

"পাঞ্জা? পাঞ্জা কাকে বলে!" লছীন্দর ভংগালে।

"বিস্তি থেলার পাঞ্চা নয়, এ আর এক পাঞ্চা! চীন বাদশার আমোল থেকে পাঞ্চার রেয়াজ চলে আদচে। রাজ্যের গুপু ব্যাপারে পাঞ্চার চল। সব সময় রাজা তো আর মুথোমুখি ছ∉ম দিতে পারেন না। গুপু ব্যাপারে চিঠিও পাঠানে। চলে না। চিঠি শক্রর হা তে গড়তে পারে! তখন রাজার ছকুম জানিয়ে বিশ্বাসী লোককে পাঞ্চা দিয়ে পাঠানো হয়। পাঞ্চা যার হাতে, তাকে ঠিক রাজার মতন মানতে হবে! ভার ছকুম রাজার ছকুম। তার কথা ঠেললে সর্বনাশ।" স্থলন্দ বললে।

ক্ষিতিভূবণ বললে, "আমাদের জাহাজে একটি মেয়েকে বন্দী করে আনা হয়েচে। সে কথা তোমরা জানো। আমার মনে হয় মেয়েটি কোনো দেশের রাজকল্যা হবে। পাঞ্চাটা নিশ্চয়ই তার হাত থেকে খনে পড়েচে। এটা তা হ'লে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাক।"

স্থানদ পুলন্দ ছ ভাই হাঁ করে ক্ষিতিভ্যণের পানে তাকিয়ে রইল। তারপর পুলন্দ বললে, "এটা কিছুতেই ফিরিয়ে দেওয়াচলে না। জানানোও চলে না। এটার সঙ্গে বড় কর্ত্তার উধাও হওয়ার একটা সন্দর্ক আছে। অবাক হৃচ্ছ কর্ত্তা! তবে শোনো। এই পাঞা নিয়ে কেউ একজন বড় কর্ত্তাকে চুরি করতে বার হয়েছিলেন। তার হাত থেকে অজ্ঞান্তে পাঞ্জাটি খনে পড়েচে। টের পাননি! তবে জাহাজে যখন পাঞা পাওয়া গেছে তখন তিনি এখানেই আছেন!"

ক্ষিতিভূষণ সবিশ্বয়ে বললে, "তোমাদের কথার অর্থ ? এখানে আমরা ছাড়া আর কে আছে বলতে চাও! তোমরা মেয়েটিকে সন্দেহ করচ ? অর্থাং কোনো দেশের রাজকলা দাদাকে চুরী করেছে ? কিন্তু দানার তো বিয়ে হয়ে গেছে!"

স্থান পুলন ছভাই প্রাণ খুলে হাসন। স্থান বলনে, "কর্তা, জানি না তোমার বন্দীটি রাজকন্তা বটেন কিনা আর তিনি বড়ক্তার গলায় ফুলের মালা দিতে রাজী কিনা। কিন্ত

### ক্ষমন্থলতা শ্ৰীসতীকান্ত গুহ



একটা কথা ঠিক জেনো, এই পাঞ্চার সঙ্গে বড়কর্ত্তা উধাও হওয়ার সম্পর্ক আছে, আর পাঞ্চাটি নিমে যিনি ফিরচেন তিনিও এই জাহাজেই আছেন। এবং তিনি এই মেয়েটিই।"

ক্ষিভিভূষণ বল্লে, "বিষয়টা ঘোলাটে ৰোধ হচ্ছে! খুলে ৰলো।"

পুলন্দ বললে, "তোমার বৃদ্ধি এখনও বড় কাঁচা আছে দেখচি ছোটকত্তা! স্থলন্দ, বড়কত্তা উধাও হবার গর্মটা ছোটকত্তাকে শুনিয়ে দাও দিকি—আমি ততক্ষণ এক ছিলিম—"বলেই একটা হুঁকোয় মূখ দিয়ে পুলন্দ একটা বৃড়ো শেয়ালের মত ঝিমোতে থাকল।

স্থান একটু কেশে নিয়ে বললে, "তবে শোনো গল্লটাঃ কালীভূষণ ক্ষিভিভূষণ তৃই মোমেটে একদিন জাহাজে চেপে রওণা হলেন। ইচ্ছে, আরব সাগরটা লুঠ করবেন। ফুটফুটে চাদনী-রাত। দূরে একখানা জাহাজ দেখে মরীয়া হয়ে ছুটে তারা গিয়ে জাহাজটা চেপে ধরলেন। তারপরেই কালীভূষণ উধাও।" ক্ষিভিভূষণ বললে, "তা জানি, কিন্তু কেন উধাত, কোথায় উধাত, ভণিতা রেথে বলো।"

হলন্দ বললে, "গল্পে শুনতে পাবে সর্বটা। ছঁ, তারপর যে জাহাজ চড়াও হলেন ছটি বোম্বেটে, সেটি কিছু আসলে যাত্রী জাহাজ নয়। সাঁজোয়াপরা ছশো তিনশো লোক ছিল জাহাজে। তাদের হাতে ঢাল ছিল, তলোয়ার ছিল। কোনো একটা ফন্দী তাদের মনে ছিল না কে বলবে? তাদের মাঝ থেকে কালীভূষণ উধাও হলেন।"

কিতিভ্রণ রাগে গর গর করে' বললে, "এ আমাদের জানা কথা। আসল কথা বলো।"

"জাহাজে একটি মেয়েকে দেখা গেল, সকলের উপর ছড়ি ঘোরাচ্ছিলেন তিনি। তাকে সাঁজোয়া পরা লোকগুলো 'মা' বলে ভাকচিল। রাজ্যের রাজকলারা শেষ প্যান্ত না লড়ে বোমেটের হাতে ধরা দেন না। প্রাণের চেয়ে লজ্জা বড়। বোমেটের হাতে ধরা দেওয়ার লজ্জা থেকে তাঁরা বাঁচতে চান। কেউ ভূবে মরেন, কেউ বিষ খান, আগুলে ঝাঁপ দেন, বৃকে তলোয়ার বিধে কেউ বা খুন হন। কিন্তু ইনি শেষ প্যান্ত লড়লেন না। সাক্ষপাক ফের্থ পাঠিয়ে দিয়ে যেচে ধরা দিলেন বোমেটের হাতে। কেন ণু তিনি ভাকি নন, বোকা নন। জাহাজে তাকে কাল রাতে যে নেপেচে সেই এ কথা বলবে। তবু তিনি কেন ধরা দিলেন পু একটা ফন্দি আছে মানতেই হবে। বড়কর্তাকে সরিয়েই তাঁর কাজ ফুরোয় নি।"

একটু থেমে স্থলন বললে, "গল্পটা এথানে একটু ছটিল হবে। মন দিয়ে শুনো ছোটো কর্তা। সেই মেয়েটি শুধু যে ধরা দিলেন তা নয়, এক সময় বললেন, বছকভাকে তিনি একথানা নৌকো চেপে বার হতে দেখেচেন। বছকর্তা কি তাহলে টাদনীরাতে মাঝদরিয়ায় হাওয়া থেতে বার হলেন ? বছকর্তা পাগল নন। কিছু বছকর্তা তাহলে গেলেন কোথায় ? স্বীকার করতেই হবে বছকর্তাকে বলী করা হয়েছে। বছকর্তাকে কাল রাতে কে আর বলী করবে—জাহাজে সাঁজোয়া পরা লোকেরা নিশ্চয়ই। কিছু কার ছকুমে ? নিশ্চয়ই এই মেয়ে-স্ফারটির ছকুমে। যিনি স্পার তার ছকুম ছাড়া এতবড় একটা ব্যাপার হবে—অসভব। তাছাড়া, ইনি যথন বছক্রার খবর দিচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই এর ছকুমে এর সামনেই বড়কর্তাকে বলী করা হরেটে।"



भाष, ५७८८

"পাগল!" ক্ষিতিভূষণ একটু হেদে মাথা নেড়ে বললে, "তাহলে নিক্ষের মুখে দে কথা খুলে আমাকে বলবে কেন ? চেপে গেলেই পারতো!"

ছঁকো থেকে মুখ তুলে কাশতে কাশতে পুলন্দ বললে, "নিজের মূথে কেন বড়কজার গবর দিলে? তবে শোনো ছোটো কল্প। পাঞ্চা জিনিষটা যেখানে দেখবে সেখানে ব্যবে কোনো চক্রান্ত চলেছে, কোনো অন্তুত মতলবে এক দল লোক ফিরচে। গোপন আর জটিল ব্যাপার ছাড়া পাঞ্চার দরকার নেই। যে জটিল কাজ হাঁসিল করতে মেয়েটি বার হয়েছে, এমন হতে পারে তাতে তার ঠিক সায় নেই! হয়তো আগে কথা দিয়েছিল বলেই তাকে কাজটা করতে হয়েচে! তাই কাজটা শেষ করেই ব্যাপার ফাঁস করে দিতে তার আপত্তি নেই।"

"কিন্তু সে তো সব কথা খুলে বলছে না। কারা দাদাকে নিয়ে কোথায় উধাও হ'ল, কেন উধাও হ'ল—সে কথা তো সে বলচে না।" ক্ষিতিভূষণ বললে।

"হয়তো সবট। খুলে বলতে সে চায়ওনা। তাতে সব কাজ পণ্ড হ'তে পারে। তাছাড়া দলকে সে ঠিক ফাঁসাতে চায়না। কিন্তু তবু, তার হয় তো মনে হছে কাজটা উচিত হচ্ছেনা। হয়তো তোমাকে দেখে তার একটু তঃখুহছে। তাই, ছটো একটা কথা বলচে। মেয়েটির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারো তোদেখবে এমনি করে ছটি একটি কথা আরো আদায় করতে পারবে। মেয়েরা চালাক হতে পারে, বুদ্দিনতী হতে পারে। কিন্তু মন তাদের নরম। দয়ায় তাদের বুদ্দি ঢাকা পড়ে।" স্থলন্দ বললে। ক্ষিতিভূমণের কাছে ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা উপন্যাস বলে ঠেকল। কিন্তু তার মনে হ'ল এই উপন্যাসের প্রতিটি অক্ষর হয়তো সতি।। স্থলন্দের গল্পটা বিশ্বাস করতে পারলে কালীভূমণের উধাও হবার একটা অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। নইলে বোম্বেটে কালীভূমণ মাঝ দরিয়ায় টাদনী রাতে কি স্বপ্রের মত গেল মিলিয়ে প কিন্তু, কালীভূমণকে ধরে নিয়ে যাওয়ার মানেটা কী প্রথিতিত কালীভূমণকে দিয়ে কার কী দরকার প্

হয়তো ক্ষিতিভূষণের মনের কথাটা টের পেয়েই পুলন্দ বললে, "কণ্ডা, একটা ব্যাপার জ্বলের মত পরিষ্কার। এই মান্থ্য চুরী ব্যাপারটা কোনো একটা গুপু দলের কাজ। বড় কণ্ডাকে দিয়ে তাদের জ্বকরী দরকার। আমার মনে হয় সব্র করার সময় নেই বলেই তারা মাঝা দরিয়ায় হানা দিয়ে বড় কণ্ডাকে চুরী করে নিয়ে গেছে! আমরা ভাবছিলাম যাত্রী জাহাজ লুট করলাম আমরা, কিন্তু সেই ফাঁকে আমাদের সেরা মাল লুঠ হয়ে গেল।"

ক্ষিতিভূষণ হঠাং উঠে দাঁড়াল। স্থলন্দ বললে, "কোথায় যাও কৰ্তা।" ক্ষিতিভূষণ ভীষণ স্বরে বললে, "কথা আদায় করতে হবে।"

"গায়ের জোরে কথা আদায় হবে না কর্তা। ও মেয়ে সহজ পাতর নয়। দেখো, ময়বে তবু কথা বলবে না। কৌশলে কাজ হাঁসিল করতে হবে!" পুলন্দ বললে।

"কৌশলটা কী, খুলে বলো।" ক্ষিতিভ ষণ বললে।



"এই পাঞা দিয়ে কাজ হাঁসিল করতে হবে।" পুলদ্দ বললে।

"বুঝেচি, পাঞ্চার বদলে দাদার খবর জেনে নিতে হবে।" ক্ষিতিভূষণ বললে।

"আ:, তা নয়। অনেক রাজ্যে অনেক দলে পাঞ্চা হারানোর শান্তিটা কঠোর বটে। পাঞ্চা ফিরিয়ে দিতে না পারলে প্রাণ পথ্যস্ত চলে যায়। কিন্তু এ সহজ মেয়ে নয়, মরতে ভয় পাবে না।" স্থলন্দ বললে। "তা হলে পাঞ্চাটা দিয়ে করা যাবে কী ?" ক্ষিতিভূষণ বললে।

"থাসল কাজ হাসিল করা যাবে। মেয়েটির কাছে যদি কোনো কাগজপত্তর থাকে, হাত করতে হবে। তাতে দলের থোঁজ পাওয়া যাবে। মেয়েটির সম্বন্ধেও কিছু খবর জেনে নিতে হবে। পরে কাউকে এই মেয়েটির ছ্ম্মবেশ ধরে সেই দলে হানা দিতে হবে। পাঞ্জা হাতে থাকলে বড় কর্তাকে খুঁজে পেতে তা হলে আর কোন মুদ্দিল হবে না।" স্থানন বললে।

ক্ষিতিভূষণ কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, "তোমার গাঁজাখুরী ফন্দি তোলা থাক। মেয়েটির কাগজ পদ্ধর নয় চুরী করা যাবে। কিন্তু মেয়ে সাজবে কে ? গোপ দাড়ি কামিয়ে পুক্ষের কি আর মেয়ে সাজা চলে!" "পুক্ষ মেয়ে সাজতে পারে না বলচ ? পৃথিবীর কী আর তুমি জানলে তবে ? আচ্ছা একটু সবুর করো।" স্থলন বললে। "আচ্ছা আমি একটু আমি।" বলে স্থলন বার হয়ে গেল। পুলন্দ ফিক্ ফিক্ হাসতে লাগল। থানিক বাদে জাহাদ্ধকোঠার কবাটে আন্তে টোকা দিয়ে মিষ্টি মেয়েলী গলায় কে বললে "আসতে পারি ?"

ক্ষিতিভ্যণ, লছীন্দর এ ওর দিকে চেয়ে রইল। এ যে সেই বন্দী মেয়েটির গলা। কবাটে কান পেতে সব কথা শুনে ফেলেনি তো! তাহলে তো সর্বনাশ! মণির পাঞ্জাটা লুকিয়ে নিয়ে ক্ষিতিভ্যণ তবু বললে, "এসো।" সেই মেয়েটি ভিতরে এলো। দিনের আলোয় তাকে দেখে ক্ষিতিভ্যণের চোথে পলক পড়ল না। মেয়েটি একটু ক্লান্ত স্বরে বললে, "আমি আর পারি না ক্ষিতিভ যণ। আমাকে দেশে পাঠিয়ে দাও। তার বদলে তোমার দাদার থোঁজ দিছিছ।"

লাফ দিয়ে উঠে ক্ষিতিভূষণ মেয়েটির হাত ধরে বললে, "দাদার থোঁজ দাও। তুমি যা চাও তাই হবে।" "তার চেয়ে নয় আমাকে তোমাদের দলের সদারণী করো। তাহলেই থোঁজটা দিতে পারি।"

"তা দাদা ফিরে এলে আমি তাকে ঠিক রাজী করাবো। তুমি এখন থোঁজটা দাও।" ক্ষিতিভূবণ বললে।

"তাহলে দাদা ফিরে এসে মতটা দিলেই খোঁজ দিতে পারি," বলে মেয়েটি পুলক্ষের পারে বসে পড়ে বললে, "ভাইরে, ছাঁকোটা দে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যায় যে।"

ক্ষিতিভূষণ লছীন্দর অবাক হয়ে বললে, "স্থলন্দ !"

স্থলন্দ বললে, "চোপ্, স্থলন্দ নয়, রাজকরা। এখন বিখাদ হল কঠা ? সাধে কি আর গোঁপ দাড়ী কাশিয়ে মাকুন্দ সেজে থাকি। ছেলেবেলায় পালাগানে স্বভন্ন। সেজে হাতে খড়ি।"

পুলন্দ বললে, "ভাহলে হুলন্দের বুদ্ধিটাই বহাল রইল। মেরেটির কাছ থেকে চুরী করে ভার দলের ঠিকানা কোনে নিভে হবে। দলের আনব কারবা জানতে হবে। মেরেটির চালচলন পরিচাও জানতে হবে।



शांच, ১७88

নইলে দলে গিয়ে বোকা সেজে ধরা পড়তে না হয়। পাঞ্চা যার হাতে থাকে তার কাছ থেকে কোনো থবর লুকনো নয়। বড়কর্ত্তার থবরটাও আর লুকনো থাকবে না।"

ক্ষিতিভূষণ বললে, "ভা হলে একটু ঝটু পট্ কাজে নামা দরকার।" স্থলদ বললে "আজ রাভেই একবার কবাটে আড়ি পাতবো। অনেক সময় মান্ত্য ঘূমে কথা কয়, একা একা আপনমনে কথা কয়। মেয়েটির যদি সে অভ্যাস থাকে তবেই রক্ষে। নইলে কাগজ পত্তর ঘেঁটে কতটা আর জানা যাবে! ভা ছাছা কাগজ পত্তর কিছু আছে কিনা কে জানে।" সকলে একটু চিন্তিভ হল, স্থলদ থানিকক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসে থেকে বললে, "যাহোক, ভেবো না, কাজ হাসিল করবই। তবে দেখো, এই পালাটা দুকিয়ে রেখো। মেয়েটি যথনই টের পাবে জিনিষটা খোয়া গেছে তখনই কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে খুঁজে ফিরবে। থবদার, ঘুণাক্ষরে যেন না রটে পালার কথা। আমাদের হাতে এটা এসেচে থবর পেলে মেয়েটা যে করে হোক দলে থবর পাঠাবে যে পালা শক্রব হাতে পড়েছে। পালার অর্থ তথন দাঁড়াবে উল্টো।" তক্তপোষ ছেড়ে উঠে তর্জনী উচিয়ে স্থলদ বললে, "খুব সাবধান কিন্তু। ভেবোনা মাঝ দরিয়ায় বসে মেয়েটি দলের কাছে পালার থবর পাঠাবে কী করে? বুদ্ধিতে সব হয়। তা যাহোক, আমি এখন চলল্ম। তোমরা থেয়ে দেয়ে ঘুমোও। আর ছাথো, জাহাজটাকে আর কেন সামনে ছুটিয়ে মেরে হায়রাণ করছ ? মেয়েটিকে দেখে তো লন্ধার থাস বাসিন্দা বলেই বোগ হচ্ছে। তাহলে এদের দল্টারও আড্ডা লগতে কিনা আশেপাণে কোগাও হবে। জাহাজটার মুখ লগার দিকে ফিরিয়ে নেওয়া ভালো। কী বলো প্রণদ ;"

পুলন্দ শেয়ালের মত হেসে বললে, "ঠিক, ঠিক।"

(জনশঃ)

### ছেলেদের সাধারণ জ্ঞানের বই

– জ্ঞানের সঞ্চার –

গ্ল্প নয়- দাম থাঁটি কথা— আজগুৰি নয় । ৵০ সত্য কথা—

### সাধারণ ভত্তভানের কথা

—এক কথায় বিলাতের Book of Knowledge এর বাংলা, (ছেলেদের জন্ম) সংস্করণ।—
আন্তই একথানা চাই ?

এস, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং লিঃ ে কলেজ ষ্ট্ৰীট, কলিকাতা।



উপস্থাস সমাট শরংচন্দ্র রবিবার ১৬ই জান্তয়ারী বেলা দশটায় পরলোকে গেছেন। যাঁদের লেখা শুধ্ দেশের অনেকের কাছে নয়, দেশ বিদেশের অনেকের কাছে নাম কিনেছে—উপস্থাস সমাট শরংচন্দ্র তাঁদের ক'জনের একজন। একদিন চুপি চুপি কলম হাতে বসেছিলেন তিনি উপস্থাস লিখতে, নিজেই হয়তো বোঝেননি কী আশ্চর্য্য লেখা লিখতে যাচ্ছেন তিনি! কিন্তু তারপর এলো উন্থাসের পর উপস্থাস। মন ভোলানো মনগড়া কাহিনী নয়, সত্যিকারের মান্ত্রের স্থুখ ছঃখের অপরূপ ইতিহাস।

আমরা এবং আমাদের আগে যাঁরা পড়ুয়ার দলে ভিড়েছিলেন, কেউ ভাবেননি এত সব নিথুঁত সতি। কথা কারো লেখা হতে পারে। যখন লুকিয়ে লুকিয়ে শ্রীকান্ত পড়েছি, তখন মাঝে মাঝে বইয়ের পাতা মুড়ে রেখে চোখের সামনে স্বপ্ন দেখেচি, অন্ধকার রাতের স্বপ্ন, বেপরোয়া দস্যু ছেলে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে বর্যার ধারালো জল ঠেলে মাছ চুরী করতে যাওয়ার স্বপ্ন। যতটা সত্যি কথা তিনি লিখে গেছেন, ঠিক ততটা গভীর কথাও তিনি সত্যি কথার সঙ্গে জড়িয়ে বলে গেছেন। সেইজন্যে তিনি আর আড়ালে রইলেন না। তাঁকে দেশ চিনলো। বিদেশও চিনলো। দেশে যখন তাঁকে উপস্থাস স্মাট বলা হ'ল, বিদেশের মনীবিরা তখন তাঁর লেখার অনুবাদ পড়ে তাঁকে নিজেদের দলে টেনে নিলেন।

যে বাতি আলো দেয়, একদিন তা নিভবেই। শরংচন্দ্রও নিভে গেলেন। কিন্তু আমাদের চোখের সামনে থেকে নিভে গিয়ে অনন্তকালের আকাশে তিনি একটি তারার মত ফুটে উঠলেন। সেখানে থেকে যুগে যুগে তিনি তাঁর আপন-নমস্কারটি ফিরে পাবেন।

আগামী মাদে রংমশালের পাতায় শরৎচন্দ্রের জীবন কাহিনী ছাপা হ'বে।

কলকাতায়, শুধ্ কলকাতায় কেন—এটা একটা সমগ্র ভারতের জিনিষ। আমরী ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের অধিবেশনের কথাই বলচি। এবারকার অধিবেশনের বিশেষস্থ হচ্চে এই যে ব্রিটিস সায়েন্স এসোসিয়েসন ও ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেস একত্রে মিলিভ হয়ে



নাঘ, ১৩৪৪

বিজ্ঞানের নানা নৃতন ও পুরানো দিক আলোচনা করেচেন। এই সম্পর্কে গ্রেট ব্রিটেন থেকে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক এসে যোগ দিয়েছিলেন। তাছাড়া, আমেরিকা, জাম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলি থেকেও কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক এসে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের গৌরব বৃদ্ধি করেছিলেন। এঁদের সকলকে দেখার ও তাঁদের বাণী শোনার সৌভাগ্য আমাদের প্রথম ও চিরদিন মনে করবার মত। পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক স্থার জেম্স্ জীনস্ এই মিলিত ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিজ্ঞান সভার মূল সভাপতি হয়েছিলেন।

স্থার জেমস্ জীনস এর নাম অবশ্য তোমরা অনেকেই শুনে থাকবে। জ্যোতিবিজ্ঞানে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিক। সন্ধন্ধ তিনি যা আবিজার করেছেন ও লিখেছেন তা বিশ্বয়কর; তিনি দার্শনিকও বটে; তাঁর বক্তৃতা শুনে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের নক্ষত্র থচিত নীল আকাশ তাঁর থুব ভাল লেগেচে, শুধু তাই নয় ভারতের মাটি, বনজঙ্গল পাহাড়, তার লোকজনদের তিনি ভালবেসেচেন। তিনি বলেচেন, তাঁর দেশের (ইংলণ্ড) আকাশ এমন স্থনীল নয়; এত অগুনতি তারা, নক্ষত্র আর কোথায় এমন দেখতে পাওয়া যায় না! আরো যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকরা ভারতে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে প্রঃ ডারউইন, ডঃ এসটন, প্রঃ বার্কার, প্রঃ বসওয়েল, প্রঃ ক্রেট, প্রঃ বার্বার আইকষ্ঠেট, প্রঃ ফিসার, প্রঃ ফিউর, প্রঃ রাগল্স্ গেট, স্থার আরথার হীল, প্রঃ ইউং, প্রঃ পীক, ডঃ ডাড্লে স্থ্যাম্প, প্রঃ টমাস, প্রঃ মরিস, স্থার হবডে ও আরো প্রায় পঞ্চাশজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক। এর মধ্যে অনেকেই F. R. S. বা নোবেল প্রাইজ পেয়েচেন। এঁরা সকলেই অগাধ পাণ্ডিত্যে, ব্যবহারে, মিষ্ট কথাবার্তায় আমাদের মুগ্ধ করেচেন। ভারতের বৈজ্ঞানিকগণ এঁদের কাছ থেকে অনেক শেখবার জিনিয় পেয়েচেন। এই অধিবেশনের সবচেয়ে বড় ফল হয়েচে ভারতীয় ও ইউনোপীয় বিজ্ঞানের স্থল্র মিলন। এখানে কোন জ্বাতিভেদ নেই, রাজনৈতিক মতজেদ নেই, সকলেই বিজ্ঞানের সভ্যান্থসন্ধানে একত্র হয়েছেন।

বিদেশের মত আমাদের দেশেও আজকাল ছেলেমেয়েদের সভাসমিতি, মিলন মঙ্গলিস স্থানর ভাবে দেখা দিয়েচে। একরে খেলাগ্লা, গানবাজনা, নাচ, সভাসমিতি করা ছেলেশ্যেদের খুব ভাল লাগবারই কথা, এতে অনেক শিক্ষাও হয়। দিল্লী, বন্ধে, লাহোর থেকে ছেলেমেয়েদের নানা উৎসবের কথা আমরা শুনতে পাই। কলকাতাতেও মাঝে মাঝে ছেলেশ্যেদের নানা জায়গায় মিলন-উৎসব হয়ে থাকে। কিন্তু আরো ভালভাবে, আরো বেশী বেশী হওয়া দরকার। রাশিয়া সুইডেন ও জার্মানীতে ছোট ছেলেদের নানারকম মিলনের বন্দোবস্ত



আছে। সেখানকার ছেলেমেয়েরা শুধু স্কুলঘরে লেখাপড়ার জন্মই মেলে না, তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জিম্নাসিয়ান আছে, ছেলেমেয়েদের থিয়েটার আছে, তাদের নিজেদের চালান কাগজপত্র আছে, এমন কি নানা বিষয়ে নিয়মিত বই আলোচনা করার উপযুক্ত তাদের নানা সভাসমিতি, ঘরবাড়ী আছে। তাদের সবচেয়ে মজার জিনিব হচ্চে কিন্তু দল বেঁধে সহরের বা গ্রামের বাইরে বেড়াতে যাওয়া যা ওদের দেশে hiking বলে। আমাদের দেশে কোন কোন স্কুল কলেজে এ রকম বন্দোবস্ত আছে—কিন্তু আরো হওয়া দরকার; আর শুধু স্কুল, কলেজ কেন ? বাইরেও নানা সমিতি গঠন করা উচিৎ যাতে ছেলেমেয়েরা পাঁচ জায়গায় ঘুরে শিক্ষা ও আনন্দ একসঙ্গে পেতে পারে। এ দেশের ছেলেমেয়েরাও এবিষয় খুব তৎপর হবে, বড়দের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেবে, এ তাশা আমরা করেচি।

চীন জাপান যুদ্ধের কথা তোমরা গুনেচ, কাগজপত্রে পড়চও। আর এতো গুরু চীন জাপানের যুদ্ধই নয়—এতে ইউরোপীয় দেশগুলিরও অনেক স্বার্থ সাছে আর সেজগুই চীনজাপান যুদ্ধ এরপ ভাবে বেড়ে চলেচে কিনা কে জানে ৷ যদি যুদ্ধ হবেই, হচেচও—চীন কাপানে একটা নিস্পত্তি হয়ে যাওয়াই ভাল ও সেটা নিজেদের মধ্যেই। যুদ্ধ জিনিষটা ভাল কিন্তু মন্দ তা আমরা বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু এটা আমরা জানি গৌতম বুদ্ধের দেশ চীন-জাপান তার আদর্শকে কুর করেচে – তাঁর অহিংসা বাণীর অবমাননা করেচে। প্রাচো বোধহয় একমাত্র আমাদের দেশই আজও মহাবুদ্ধের বাণী ও সভ্যাগ্রহের আদর্শ এত বিপদেও রক্ষা করে চলেচে। চীন জাপানের এই যুদ্ধ ভারতের পক্ষেও তুদ্ধিন, কেন্না, ভারত, চীন, জাপান একই মহাপুরুষের কাছে দীকা পেয়েচে। আজ পশ্চিমাকাশও ঘন মেঘে আচ্ছন। কথাবার্তায় ও আলোচনা ব্যবহারে 'যুদ্ধং দেহি' এই ভাবটা যেন প্রকাশ পেয়ে আছে। হয়ত কোন মহাসমরের স্চনা হচেচ। এই মহাসমরে আমরা থাকব মুক নিস্তব্ধ দ্রষ্টার মত। যুদ্ধ বিবয়ে আমরা কোন শিক্ষা পাইনি। পীড়িত শান্তিপ্রিয় জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত বর্ণরত। বোধহয় নেই। কিন্তু বর্তমান সময়ে যুদ্ধ বিষয়ে শিক্ষা-লাভ করা বোধকরি ভাল। অস্ততঃ নিজেদের মান ও প্রাণ বাঁচাবার জন্ম ঘতটুকু দরকার। কিন্তু হিংসা আখাদের লক্ষ্য নয়; আমাদের চিরদিনের বড় আদর্শ বুদ্ধদেব ও মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা ও সত্যাগ্রহ বাণী। তুঃখের বিষয় বর্তমান কালের যুদ্ধের আদর্শ বৃদ্ধদেব ও গান্ধীর বাণীর ওপর গড়ে ওঠেনি।



याच, ५७88

হরিদ্ধারে এবার বিরাট কুস্ত মেলা বসচে। কুস্ত মেলা হয় মাঝে মাঝে বটে কিস্তু পূর্ণ কুস্তু বারো বছরে একবার আসে। বারো বছর বড় কম সময় নয় তো! এ বছর য়ারা এ বিষয় একটুও উৎসাহ বোধ করচেন তাঁদের কোতুহল নিম্পত্তি করে ফেলাই ভাল। ভারতবের নানা মেলা আছে কিন্তু কুস্তুমেলার সঙ্গে আর কোন মেলার তুলনা চলে না। আনক দূর থেকে, বন জঙ্গল গুহা গহবর থেকে একটি বারের জন্ম উদাসী সয়্যাসীর দল নেমে আসেন মান্তবের মাঝে। সেই সঙ্গে পুণা লোভীর দল সেখানে যেয়ে ভীড় জমান। মেলাটি দেখতে হয় আশ্চর্য্য—নানা দেশের নানা লোক নানান রঙ এ মেলাটিকে মনোহর করে ভোলে। আর শুরু উদাসী সয়্যাসী বা পুণ্যকামী লোকেদেরই এখানে দেখা যায় না—যায়া নিছক জমণবিলাসী—নানা দেশের নানা অন্তুত মানুষ, তাদের আচার ব্যবহার দেখতে ভালবাসেন ভারাও দলবলে এই সুযোগে মেলাটিতে যোগ দিতে পারেন। ভোমরা হয়ত শুনে থাকবে ই, আই, আর এই সম্পর্কে হরিদ্বার পর্যান্ত সব শ্রেণীর যাতায়াতের ভাড়া বিশেষ কমিয়ে দিয়েচেন।





[পেষ্টি[বয়]

আজ বিভিন্ন দেশের নানা রকমের ডাক-টিকিট সম্বন্ধে কিছু বল্বো।

তোমরা বোধহয় অনেকেই জানো যে সারা পৃথিবীর মধ্যে ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ আর ইটালী থেকে প্রতি মাসে সব চেয়ে বেশী আর অনেক রকমের স্থুন্দর টুকিট বেরোয়।

এবারে ইটালীর ডাক-টিকিট সম্বন্ধে ত্'এক কথা শোনো।—বছর কয়েক আগে পর্যান্ত ওথানকার টিকিটে থাকতো শুরু রাজার ছবি। অবশ্য অন্য কোন বিষয়ের ছবি যে একেবারেই থাক্তো না তা নয়; কিন্তু সে-সব স্থাম্প-ছবি জাতীয় ভাব বিকশিত করতে বিশেষ সাহায্য করতো না। ১৯১০ সালে শুরু গ্যারিবন্দির নামে কতকগুলো স্থ্যাম্প বেরিয়েছিলো (গ্যারিবন্দির নাম তোমরা নিশ্চয়ই জানো; তিনি ছিলেন ইটালীর একজন স্বনামধন্য দেশনায়ক)। কিন্তু রাজা তাতে শুকুম দিয়েছিলেন যে স্থাম্পগুলো বাইরে বেরুতে পারবে না, শুরু দেশের ভিতরেই যেন তাদের ব্যবহার করা হয়।

মুসোলিনী ঠিক করলেন দেশের সমস্ত লোক যাতে দেশের কথা জান্তে পারে, ভাবতে পারে, সেই রকমের সব ষ্ট্যাম্প বার করতে হবে। এই ভেবে তিনি সতেরোখানা ডাক-টিকিট বার করলেন। সেই ষ্ট্যাম্পগুলোতে এমন ভাবে পরের পর ইটালীর নানা সময়কার প্রসিদ্ধ দেশ-নায়কের ছবি, ঐতিহাসিক স্থানের বিশেষত্বের ছবি, বিশেষ বিশেষ ঘটনার ছবি, বেরিয়েছে যে সেই সব টিকিটগুলোর সাহায্যে লোকের ইটালীর মোটামুটি ইতিহাস জানতে কোন অসুবিধে হয় না। তা' ছাড়া এই সব টিকিটের দৃশ্যগত ও আকারগত বৈশিষ্ট্যও আছে। এগুলো নানান রঙের আর সাধারণতঃ যে-মাপের টিকিট তোমরা দেখ্তে পাও, লম্বায় এরা তাদের চেয়ে বড়ো! আশাকরি তোমাদের অনেকেই ইটালীর এই চমৎকার টিকিটগুলো এ্যাল্বামে ভর্ত্তি করেছো। এই সব টিকিটের আরো একটি মূল্যবান বৈশিষ্ট্য আছে; প্রত্যেকটি ষ্ট্যাম্প-এর তলায় মুসোলিনীর ভালে। ভালে। বক্তৃতা থেকে নেওয়া এক একটি স্থলর স্থলর কথা আছে।



য়াখ, ১**০৪৪** 

কিছুদিন আগে গোটাকতক নতুন ধরনের টিকিট হ'একটি দেশে বেরিয়েছে। এই গ্রাম্পগুলোতে আছে বিখ্যাত চিত্রকরদের আঁকা নামকরা ক'খানা ছবির প্রতিলিপি। এর মধ্যে একখানা হচ্ছে বিখ্যাত স্পানীস্ চিত্রকর Gisbert এর আঁকা কলম্বসের আমেরিকা আবিস্কার যাত্রার ছবি। এ ছবিখানি চমৎকার। এতে আছে—কলম্বসের জাহাজ যাত্রা ফুরু ক'রেছে (তিনি বেরিয়েছিলেন ১৪৯২ সালের ২রা আগস্ট্ তারিখে), তীরে দাঁড়িয়ে যাত্রার শুভ-কামনায় পাদ্রী প্রার্থনা ও আশীর্বাদ করছেন আর কলম্বস জাহাজের উপরে মাথা ছেঁট ক'রে আশীর্বাদ গ্রহন করার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে।

আর একখানা ছবি হচ্ছে প্রসিদ্ধ বেলজিয়ান শিল্পী Dyekmans এর আঁকা অন্ধ ভিক্ষুকের ছবি। এই ছবিখানি যে কত সুন্দর তা যারা এ ছবি না দেখেছো তারা ভাবতেই পারবে না। বৃদ্ধ অন্ধ ভিক্ষুকের মুখভাবে যে গভীর বেদনার প্রচ্ছন্ন আভাস রয়েছে আমি লিখে তা কেমন ক'রে প্রকাশ করবো। তোমাদের মধ্যে যাদের সংগ্রহে এই টিকিটখানি নেই, তারা এখানি জোগাড় করবার চেষ্টা ক'রো। এই ষ্ট্যাম্পটির নাম হচ্ছে Stamp of Charity অর্থাৎ এই ষ্ট্যাম্প বিক্রীর সমস্ত টাকা গরীবদের দান করা হয়। আজকাল এই ধ্রণের দানের টিকিট ইউরোপের আরো অনেক দেশে বেক্সচ্ছে।

আর একখানি ডাকটিকিটের ছবির নাম হচ্ছে Mother's Stamp। এখানি হচ্ছে আমেরিকার প্রসিদ্ধ শিল্পী Whistler এর আঁকা তাঁরই মায়ের ছবি। আমেরিকা এই ছবি বের করেছে দেশের সমস্ত মায়েদের প্রতি সম্মান প্রকাশ করবার জন্যে। (তোমরা জানো, আমেরিকায় প্রতি বছর Mother's Day নামে একটি উৎসব হয়।)

প্রায় মাসতিনেক আগে ডাকটিকিটের একটি প্রদর্শনী হয়ে গেছে 'ডানজিগ'এ। এই প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে 'ডানজিগ' থেকে হু'টি ষ্ট্যাম্প বেরিয়েছে। এই হু'থানি ষ্ট্যাম্প ই পঞ্চাশ ফেনিগ দামের। এর মধ্যে একথানি হচ্ছে সাধারণ ষ্ট্যাম্প, আর একথানি এয়ারমেল ষ্ট্যাম্প।

কয়েকমাস আগে রুমানিয়া থেকে চারখানি ষ্ট্যাম্প্ বেরিয়েছে ওথানকার সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক জোয়ান ক্রিয়েঞ্জার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। (ক্রিয়েঞ্জারের জন্ম হয় ১৮৩৭ খঃ আর মৃত্যু হয় ১৮৯৯ খঃ)। এই চারখানি ষ্ট্যাম্পের মধ্যে ছ্থানিতে আছে তাঁর জন্মস্থানের ছবি আর ছ্'থানিতে আছে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি। প্রথম ছ'থানির দাম হচ্ছে ২ ও ৩ 'লি' আর শেষের ছ'থানির দাম হচ্ছে ৪ ও ৬ 'লি'।

পরের বারে আরো গোটাকতক খুচরো খবর দেবার ইচ্ছে রইলো।



পরিচালিকা-দিদিভাই

## আমার প্রিয় মিষ্টি ভাই বোনেরা!

এবার তোমাদের কাছে থেকে আমি অনেক চিঠি-পত্র পেয়েছি। আমার কিন্তু তোমাদের চেয়ে চের বেশী আনন্দ হচ্ছে। কেন জানো । এতগুলি ভাই বোন পেয়েছি বলে।

তোমরা কেউ জন্ম তারিখ দাওনি। এবার দেবে কেমন? বয়স, হবি, কোন ক্লাসে পড়, গ্রাহক-গ্রাহিকা কিনা সব জানিও।

এবার ভোমাদের চিঠির দপ্তর খুলি--

কল্পনা ও অঞ্জলী আচার্য্য, নাগপুর।

"প্রিয় দিদিভাই! তোমার লেখার ভিতর কি যাত্ আছে বলতে পারে। ?...পৌষের রংমশালে তোমার পরিচয় পোলাম সে পরিচয় বাইরের নয় অন্তরের।...তুমি আমাদের পরস্পরের পরিচয় আদান প্রদানের স্থবিধা দিয়েছ—এইটারই ছিলো একান্ত অভাব। আমরা সকলেই কে কোথায় ছড়িয়ে আছি, হয়তো কোন দূর দেশে সঙ্গীহারা হয়ে আমাদেরই ভাই বোন পড়ে আছে। সকলকে এক সুত্রে বেঁধে, পরস্পরকে আপনার করে নিয়ে মনকে উন্নত ও বৃহত্তর করবার ভার তুমি নিয়েছ!......ভোমার বাইরের পরিচয় কি আমাদের দেবে না?....তুমি আমাদের সার্কজনীন দিদিভাই।.....বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে থাকলে স্ত্রিই মন বড় খারাপ লাগে, আমাদেরও লাগতো, কিন্তু এখন আর লাগবে না। বাঙ্গালী ভাই বোনের সঙ্গে আলাপ তো কর্ত্তে পারবো।....ভোমার কাছে যা জানতে চেয়েছি তা না জানতে পারলে আমাদের পরিচয় তোমাকে ভাল করে জানতে দেবোনা.... সঞ্জব্ধ ভালবাসা নিও।"



শ্রীজগদীশচন্দ্র দাশ ( তলিনীপাড়া )

"দিদিভাই আমার, রংমশাল থেকে তোমার পরিচয় পেয়ে যে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছিল—সে কথা কী বলবো। ..... লোমায় তুমি বলছি বলে রাগ করবে না তো १... মা, দিদিমারা বলেন যে আমার নাকি একটা দিদি ছিল। কিন্তু দিদিকে আমি এক দিনের জন্ম চোখে দেখিনি। জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা বলেন—সে আকাশের একটা ছোট্ট তারা হ'য়ে আছে। তাই আমি প্রত্যেক দিন সন্ধ্যা বেলা সেই তারাটীকে দেখি মিট মিট করে জলে, মনে হয় হাতছানি দিয়ে ডাকে—এই কি আমার দিদি ? দিদিভাই! তুমি আমার দিদির আসন নিও।

আমি কোন কোন খেলা খেলতে ভালবাসি জানো? ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিটন, পিং পং ক্যারাম বার্ড, এইগুলো আমার খুব ভাল লাগে—ভারপর স্পোটসের মধ্যে সব জিনিসই ভাল লাগে। স্কুল থেকে ফিরে এসে বন্ধুদের সাথে রোজ খেলতে যাই। এখন আমরা 'হকি' খেলি। আসছে মার্চে ১৯০৮ ম্যাট্রিক দেবো। আমি রংমশালের নিয়মিত পাঠক, রংমশালকে আমরা খুব ভালবাসি। ভূমি আমায় 'লেখনী বন্ধু' করে দিও। আমার হবি ডাকটিকিট জমান, য়াডভেঞ্চার ও ডিটেকটিভ বই পড়া, কোন কিছু অছুত জিনিস পেলে যত্ন করে রাখা, খবরের কাগজের অছুত, আশ্চর্যাজনক দরকারী বিষয়ের কাটিংস রাখা, ফি কাটোলগ আনান।.....ত্নি ভোমার ভাই বোনদের কাছে পুরস্কার চেয়েছে—কিন্তু এর উত্তর পাটনার অক্তা ভাইটা দিয়েছে। আমি যদি এর উত্তর দি তবে ভাইটার কথার প্রতিধনি করা হবে মাত্র....প্রণাম নিও।"

### শ্রীশিবপ্রসাদ সেন (নিউদিল্লী)

"দিদিভাই! গত মাসের রংমশাল পেয়ে থুব স্থা হয়েছিলাম .....তখন মনে একটা চিঠিও লিখে রেখেছিলাম ভেবেছিলাম সবার আগে আমার চিঠি যাবে কিন্তু সে সময় আমার পরীক্ষা.....পরীক্ষা শেষ হয়েছে—ছুটা, পড়া-শোনা নেই, এখন ঘুরে বেড়ান ছাড়া আর কাজ কি ? এখানে এ সময়টা ভারী চমৎকার। শীতের দিন প্রায়ই মেঘলা থাকে। বাড়ীতে বসে থাকা যায় না—পাহাড়ে পাহাড়ে দল বেঁধে বেড়াই..... আমাদের স্কুল পাহাড়েরই উপরে—নাম রাইসিনা বেঙ্গলী হাই স্কুল, আমি পড়ি ক্লাস VII এ—আমার বয়স ১৩ বছর। আমি সব চেয়ে পড়তে ভালবাসি য়াডভেঞার ভ্রমণ কাহিণী, আবিকারের কথা আর করুণ গল্প। দেশ বিদেশের Stamp জমাই, খবরের কাগজের কাটিংস রাখি, দেশলাই এর লেবল জমাই আর পাহাড় থেকে পাখীর বাস। বা পালক খুঁজে আনি, তবে আমার পাখী মারতে ভাল লাগে না ফুটবল, ক্রীকেট, হকি ৫।৬ বছরের সব বড় বড় খেলার ইতিহাস আমার কাছে আছে। হিমালয় অভিযান এবং অস্থান্য অভিযানের ছবি ও গল্প কাগজ থেকে রেখেছি।.....রংমশাল নিয়ে দাদা তর্ক করতো—এবার প্রমাণ হয়ে গেল রংমশাল সব চেয়ে ভাল..... অলকা বনের কাছে থেকে কয়লার খাদ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা হয়।"

### চিঠির বান্ধ দিদিভাই



গ্রীঅজয়কুমার ঘোষ ( এলাহাবাদ )

"দিদিভাই। আমি 'লেখনী বন্ধু' চাই। আমি ডাকটিকিট সংগ্রহ করি, এইটি আমার সব চেয়ে প্রিয় হবি—এ ছাড়া নানান দেশের টাকা পয়সা (coin) ক্যাডবেরিজ ও নেসলস চকোলেটের কুপন সংগ্রহ করি। আমার বয়স ১৪ বছর।"

শ্রীঅবনীকুমার বস্থু (আলিপুর, কলিকাতা)

প্রিয় দিদিভাই! আপনি কি আপনার ছোট ভাইটীকে ভূলে গেলেন? আমার অনেক রকম হবি আছে, আমিও নেসলেস চকোলেটের ছবি, ডাকটিকিট, নানা দেশের কয়েন জমাই, খবরের কাগজের কাটিংস রাখি, সাইকেল চালাই আর ডাইভারের পাশে বসে গাড়ী চালান শেখার হাতেখড়ী দি। আমারও অনেক টিয়া, চন্দনা, বুলবুলি, শালিখ, লালমোহন প্রভৃতি অনেক পাখী ছিল এখন একটাও নেই...... ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতি খেলি। আমায় 'লেখনী বন্ধু' করিয়ে দেবেন ....প্রণাম জানবেন।"

শ্ৰীহ্ববীকেশ দে (শ্ৰীহট্ট)

"প্রিয় দিদিভাই! নতুন লোকেদের সাথে প্রথম পরিচয় করাটা বোধ হয় সকলেরই একটু বাধে, অন্ততঃ আমার ত এই মনে হয়—কিন্তু ভেবে দেখলাম 'দিদিভাই' এর কাছে কিছু লিখতে বা আবদার জানাতে ছোট ভাই এর খুব বড় অধিকার......বাঙ্গালী ভাইদের সঙ্গে পরিচয় করতে ইচ্ছা হয়।.....এবার ১২ বছর চলছে আমার, ফোর্থ ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষা এখনও হয়নি আমার। একটা আজগুবি হবি আছে,.....লেখকদের বই এর মলাটের ছবি-গুলো রক করে যে বিজ্ঞাপণ দেওয়া হয় এ গুলো পেলেই আমি কেটে রাখি।...প্রণাম নিও।"

শ্রীগোরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা)

"দিদিন্তাই !...... আমি নিশ্চিত জানি যে বন্ধু পাবই, কেননা তুমিই আমার হ'য়ে তার বন্দোবস্ত করে দেবে।......মা বলেন দিদিভাইকে চিঠি লিখি না কেন, কিন্তু তার একমাত্র কারণ বাযিক পরীক্ষা। যাহোক ভগবানের কুপায় ও তোমাদের আশীর্নাদে আমি প্রথম হয়েছি......আমার বয়স তেরো আমি আগামী বংসর (১৯৩৮) ক্লাস VIIIএর ছাত্র হবো। আমি রংমশালের প্রিয় গ্রাহক। আমার Hobby হচ্ছে ডাক টিকিট জমান, দেশলাই এর ছবি সংগ্রহ, ছবিযুক্ত পোষ্টকার্ড সংগ্রহ, বাগান করা, বই বাঁধান, সিগারেটের কুপন সংগ্রহ করা, ক্রেস ওয়ার্ড পাজ্ল করাটা আমার খুব ভাল লাগে, আমার ফুটবল খেলতে খুব ভাল লাগে....পাঠ্য বিষয়ে সব চেয়ে ভাল লাগে বিজ্ঞান পড়তে, আর জীবনী পড়তেও খুব ভালবাসি....প্রণাম নিও।"

জীঅরুণকুমার বস্থ (পাটনা)

"দিদিমণি ভাই ।...তুমি যে আমার ডাকে রাগ করনি তা দেখে এত সুখী হলাম বলতে পারিনা.. ছোট ভাই এর রাগ অভিমান সব সইতে হবে।...অলকা বোনটী যদি খাদের বিষয়



মাঘ, ১৩৪ঃ

কিছু জানায় তো খুব খুসী হবো। আমি কখনও খাদ দেখিনি।...সব ভাই বোনদের ভালবাসা জানাচ্ছি।"

অমল চক্ৰবৰ্তী ( Meerut )

"দিদিভাই আমার একটাও দিদি নেই—সবগুলি ভাই বোন আমার চেয়ে ছোট... আমি আপনির চেয়ে তুমি বলাটা ভালবাসি।.. যদিও আমার নাম অমলচন্দ্র চক্রবন্তী তবে আমি সকলের কাছে 'করু' বলেই পরিচিত, পড়ি নবম শ্রেণীতে। বয়স ১৫ — আমি ডাক-টিকিট ও চকোলেটের ছবি জমাতে খুব ভালবাসি।... আমায় লেখার খুব সখ... কি করে ভাল লেখা যায় বলতে পারো দিদি ভাই ?...প্রণাম নিও।"

আরতি চক্রবর্তী ( কলিকাতা )

আমি গ্রাহিকা নই...রংমশালের পাঠিকা বন্ধ্, আমি ক্লাস IX এ পড়ি, রংমশাল আমার বন্ধু। ভাই বোনদের প্রীতি সম্ভাবণ জানাচ্ছি।

কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্যা বোনেরা!

তোমাদের চিঠি পেয়ে সত্যি খুদী হয়েছি। বাঙ্গালা দেশ ছেড়ে আছ বলে ছঃখ করেছ—কিন্তু তোমাদের আদরের রংমশাল সে অভাব রাখবে না। ভাই তোমাদের কথায় আমি রাগ করিনি; তোমরা আমার কত আদরের ভাই বোন—তোমাদের উপর কি রাগ করতে পারি—কিন্তু কি পরিচয় দেবো ভাই গু আমি আমার এতগুলি ভাই বোনের দিদিভাই—এ ছাড়া তো আমার পরিচয় নেই। আমার ছবি রংমশালে ছাপাতে বলেছ কিন্তু আমার ফটো মোটে ওঠে না ভাই—হয় একেবারে সাদা নয় একেবারে কালো—সেইজ্লা তোমাদের কথা আমি রাখতে পারলাম না—লক্ষ্মী দিছু রাগ করো না। তোমাদের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছি। আমার সব পরিচয় তো পেয়েছ—এবার আশা করি তোমরা নিজের সব কথা লিখবে।

পরের বারে আমার অক্য ভাইবোন যার। লিখেচে তাদের উত্তর দেবো। স্থানাভাবে এবার হয়ে উঠল না।

আমার সব ভাইবোনকে আমার আদর স্নেহ ও গুভেচ্ছা জানাচ্চি। ইতি—

শুভার্থিনি

ভোমাদের





### রংমশালের পাঠক পাঠিক। ভাই বোন,

জানলার বাইরে দিয়ে চাইতেই আজ মনে হ'ল শীত চলে' যাচ্ছে! পথের ছ'ধান্তে শীর্ণ পাতাঝরা গাছগুলোয় যেন অনাগত পত্র-মঞ্জরীর শিহরণ! শীতের সেই রক্ষ কাঠিন্ত আজ যেন নরম হ'য়ে এসেছে এক অদেহী শিল্পীর মায়াপরশ পেয়ে।

ভারী অন্ত লাগে এই সময়টা, নয় কি ? যথন ছোট ছিলুম তোমাদেরই মত শীত-শেষের এই রকমই একটি দিনে হঠাং যেন কেমন স্থলর লাগত সব কিছু, হঠাংথুসীতে ভরে উঠত মন। তথন যুক্তি দিয়ে তর্ক দিয়ে সব জিনিব বিচার করতুম
না। তাই তথন এই হঠাং ভালোলাগার এই হঠাং খুসীতে টলোমলো মনের কারণ খুঁজতে চেষ্টা করতুম না—কিংবা করলেও কৃতকার্য্য হতুম না। তার পর আনক
দিন, অনেক রাত্রির পর কেমন করে জানি না আজ আবিষ্কার করছি হঠাং যেন বড় হয়ে
গিয়েছি! তাই শুর্ বড় হওয়ার অধিকারেই ভাবতে বসলুম কেন বড় হলুম কে জানে!
কোন উত্তর পাই না। তাই মনে হয় এ বিষয়ে বুঝি ভাবতে না বসাই ভালো;
ভা হলে এই হঠাং খুসীর ঝল্মলানি যাবে শুকিয়ে!

প্রকৃতির সঙ্গে মান্তবের মনের কোথায় যেন একটা স্থানর যোগসূত্র আছে। তাই বুনি প্রকৃতির সঙ্গে স্থার মিলিয়ে বেজে ওঠে আমাদের শিশু মন! বধা-সন্ধ্যায় তাই যেন মনটা কি রকম রূপকথার রাজ্যে পাখা মেল্তে চায়, শরং-কালের প্রথম থেকেই যেন মনে বেজে ওঠে কার বাঁশী!

সব চেরে অভুত লাগে এই সময়টা—শীত যথন চলে যাচ্ছে। আরে, ফাল্পন যথন আসেনি। প্রত্যতির ভেতর যে একটা বিপুল পরিবর্তনের সাড়া পড়ে যায় এই সময়ে তা এতা স্পষ্টভাবে আমরা আর কখনও দেখতে পাই না। বনে বনে আজ সমস্ত গাছ-পালাগুলো অঞ্জলি ভরে তাদের শুকনে। পাতার রাশি যেন কাকে মনে করে ঝরিয়ে দিচ্ছে; হরিণ শিশুর পায়ের তলায় বোধ হয় খড় খড় করে উঠছে সেই পাতাগুলো। পলাশ বনে আজ বিপুল আয়োজন, আর আনবাগানের একটা ছ'টে। গাছে এরই মধ্যে এসেছে ছ'য়েকটি সুগন্ধী মুকুল!

আর শুধুই বা বনে কেন? আমাদের সহরে গাঁয়েও যেন সে থবর এসে পৌচেছে! বিদেশী গাছগুলোর অনাগত মঞ্জরীর শিহরণ; আর কৃষ্ণচূড়াতেও আসচে রক্তিম ফুলের বন্যা।

সময়ের ফাঁকে হয়তো অনাগত স্থলরের কথা মনে আসাতেই থুসীতে আর গানে চঞ্চল হয়ে ওঠে আমাদের মন; আর তাই সে, প্রকৃতির এই বিপুল আয়োজনের মধ্যে, নিজেকেও বুঝি মিশিয়ে দিয়ে আরও স্থলর হয়ে উঠতে চায়।

# \*রং দেওয়া প্রতিযোগিতার ফলাফল\*

বড়দের মধ্যে প্রথম ৪. গীতা রায়, ( বয়স ১৩ ), কলিকাতা ছোটদের মধ্যে প্রথম ৪ ইলা সেন ( বয়স ৮ ) অমৃতসহর (গ্রাহক নং ৯৩৩)

শুদের রং-দেওরা বিশেষ প্রশংসাজ্যনক হত্যেচেঃ—অজয় শয়র ভায়য়ী, হায়য় ; কলাল কুমার মজ্মদার, কাটিহার ; কমারী বেলা দাসগুল্প, ভবানীপুর ; সমীর কুমার পাল, বালীগঞ্জ ; মাইার রগীন্দ্র মেনহন মৈর, রাজদাহী ; হবোদ চন্দ্র বানাজ্যা, ভবানীপুর ; মনাল কাজি সেনগুল্প, ভবানীপুর ; কুমারী আমলী রক্ষিত, কলিকাতা ; স্থাল কুমার রায়, কলিকাতা ; জীমৃত বাহন রায়, কলিকাতা ; অনিল কুমার সেনগুল্প, ভবানীপুর ; সর্বানী চ্যাটাজ্জী, কলিকাতা ; স্থান্দ্র নাথ গুহ, কালীঘাটি ; সাধনা সেনগুল্প, আমেদাবাদ ; কুমারী পূলিমা গুহ, ভবানীপুর ; কুমারী নিশালা দেবী, ডোমজুড় ; অরুল কুমার মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর ; অঙ্গয় কুমার বোয়, এলাহাবাদ : অরুল কুমার রায়, ভবানীপুর ; বুদ্ধদেব সেনগুল্প, কলিকাতা ; সত্ত্ব নাবায়ণ গুল্প, কলিকাতা ; সরমা সরকার, থিদিরপুর ; কুমারী ইন্দিরা ঘোষ, ঢাকা ; অরুল কুমার সরকার, বিকাণীর ।

# গত মাসের ধাঁধার উত্তর

১। উত্তর মেক। ২। চারটি পয়সা চারকোনা ভাবে সাজিয়ে—তাদের ওপর ঠিক মধ্যিখানে বাকি পয়সা বসালে - এ ধাঁধার একটা উত্তর হয় বটে। কিন্তু সঠিক এইটি— প্রথম লম্বালম্বি ছুটী পয়সা রাখো তারপর মাঝামাঝি একটা, সবার ওপরে মাঝামাঝি বাকি ছুপয়সা মাথা ঠেকিয়ে দাঁড় করাও।

७। ७३ वेकि।

# 

যাদের নিভুল উত্তর হয়েচে—

শ্রীঅচিন্তা কুমার রক্ষিত ও কুমারী শ্রামলী রক্ষিত (কলিকাতা); ধীরেন, নবুও বাবু (ভবানীপুর); ব্রীনীপঙ্কর চৌধুরী (কলিকাতা); বাঁনা, টুফু ও অনিল (ভবানীপুর); শ্রীমনোতোগ দে (কলিকাতা)। বাদের একটিমাত্র ভুল হয়েচে—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায় ও শ্রীনিশীথ কুমার রায় ( এলাহাবাদ ); শ্রীপাঁচু গোপাল দাস ( কলিকাতা ); শ্রীহর্ষ দে ( কলিকাতা ) পাম, ধম, মম মল্লিক ( ভবানীপুর ); শ্রীমাণিক বম্পু কুনারী শকুন্ধনা ( ভবানীপুর )।



- ১। লুডো থেলার সাদা চৌকো অক বা diceএ ১-৬ নম্বরগুলি কভ রকম ভাবে লেখা যেতে পারে ? কিন্তু এটা মনে রাখবে ১ ও ৬, ২ ও ৫ আর ৩ ও ৪ এ নম্বরগুলি বরাবর উল্টোউল্টি থাকবে।
- ২। কলকাতার রেস কোসে ঘৌড়দৌড় হচেচ; যথন গোল হয়ে ঘোড়াগুলো ঘুরচে তথন একজন দর্শক আর একজনকে বলচে—এ দেখ সাদা ঘোড়ায় মিঃ স্মিথ! দি তায় দর্শক বললে াঁ, দেখতে পাতি বটে কি দ্র কটা ঘোড়া দৌড়াকে বলতে। পুপ্রমাদর্শক জবাবটা একট ঘুরিয়ে বললে। সে বললে মিঃ স্মিথের আগের ঘোড়াগুলির তিন ভাগের এক ভাগ ও মিঃ স্মিথের পেছনের ঘোড়াগুলির চারভাগের তিনভাগ ঘোড়াগুলি যোগ করলেই তুমি উত্তর পাবে। তোমরা বলতে পারো কটা ঘোড়া দৌড়োচ্ছিল গু
  - ত। ছবিতে একটি ঘরে ৮ সংখ্যাটি দেওয়া আছে; এখন অন্ত ঘরগুলিতে

    ১-৯ এর মধ্যে এমন সংখ্যাগুলি সাজাও যাতে ওপরনীচে বা কোনাকুনি

    । ব ব বিলেশ প্রতিবার ১৫ হয়। এক সংখ্যা ত্বার বসান চলবে না।
- ৪। মন্তু শুনতে পেলে তার মা—বাবাকে হাসতে হাসতে বলচেন, জানো তোমার বয়স আমার বয়সের ঠিক উল্টো; আর আমাদের ত্জনার বয়সের তফাং হচ্চে আমাদের বয়স যোগ করলে যা হয় তার এগার ভাগের এক ভাগ। মন্তু তকুনি খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে বাবা ও মার বয়স বার করে ফেলে বাবা মাকে যে আশ্চর্য্য করে দিলে। তোমরা বার করতে পার মন্তুর বাবার ও মার বয়স কত ?

# র নতুন প্রতিযোগিতা 🕊

রংনশাল পত্রিকায় তোমরা যা গল্প, উপস্থাস, রূপকথা, কবিতা, জীবনকাহিণী ও অনাস্থা রচনা পড়েচ বা পড়চ তোমাদের মতে কোনটি শ্রেষ্ঠ তা আমরা জানতে চাই। (১) উপস্থাসের মধ্যে কোনটি তোমরা প্রথম স্থান দেবে, (২) গল্পের মধ্যে কোনটি প্রথম করবে, (৩) রূপকথাতেও কাকে প্রথম ধরবে, তেমনি, (৪) কবিতাতে, (৫) নাটকে, (৬) জীবনীতে, (৭) ভ্রমণ কাহিণী ও (৮) প্রবন্ধ রচনার মধ্যে—কোনটা তোমাদের সব চেয়ে ভাল লেগেচে তা আমাদের জানাবে। তোমাদের মধ্যে যার লিই ভোটের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় হ'বে তাদের ছটা প্রাইজ দেবে।। আর সব মিলিয়ে কোন জিনিয় তোমাদের সবচেয়ে ভাল লাগে এবং কেন লাগে তাও আমরা জানতে ইচ্ছে করি। "কেন লাগে" যে স্থল্পর করে এক পাতার মধ্যে গুছিয়ে বলতে পারবে তাদের মধ্যে ছঙ্গনার এই কেন ভাল লাগে বা লেগেছে এটি রংমশালে ছাপাবো। ২৮শে মাদের মধ্যে সব এই প্রতিযোগিতার উত্তর রংমশাল অফিসে পৌছান চাই। কেবলমাত্র গ্রাহকগ্রাহিক। এতে যোগ দিতে পারবেন। পাঠক পাঠিকা যাঁরা এজেন্টের নাম দিতে পারবেন ভারাও ইচ্ছে করলে যোগ দিতে পারবেন।

#### বংমশাল



আমাদের শরৎচন্দ্র

জনঃ: ১২৮৩ সাল, ৩১শে ভাদ্র] [ মৃত্যু: ১৩৪৪ সাল, ২রা মাঘ





গ্রীদক্ষিপারঞ্চন মিত্র মজুমদার

### ন্যু

খবর রাজপুরীতে। যেতে আর না যেতে রাজ্যের চারদিকে হাহাকার। রাজা নেই, রাজার রাজ্যে হল অরাজক। রাণী যে সায়র জলে ডুব দিলেন, উঠ্লেন না আর। প্রজাজন আপন বুকে শূল গেঁথে, রাজার শোকে দলে দলে মর্ল। পাত্র মিত্র সায় সামস্ভ সাধু সরিক কেটে, মণিভাণ্ডার লুটে' কোটাল হল রাজা।

তন্ত্রী যন্ত্রী নিয়ে লোহার মুকুট মাথায় কোটাল রাজত্ব করে।

রাজত না রাজত, ঘাট নেই হাট নেই, পথ চল্বার বাট নেই, খাঁড়া তরোয়ালের স্বুর সম না, কোটালের রাজ্গির জনমনুয়োর মাধা হাতে কাটে।



#### রাজ্যে খা খা।

না কেতে ধান, না পাথীর গান. রাত না পোহাতে শকুনী গৃধিনী উড়ে। ধূলায় অন্ধকার।

কেবল, রাজার যে একা-রাজক্সা, ধবল পাহাড়ে তাঁর পুরী, রাজক্সা ব্রত করেন, নিয়ম করেন, রাজ রাজ্যের খবর যায় না তাঁর কাছে।

ধবল পাহাড়ের নীচে ধবল সমৃদ্ধুর। ধবল সমৃদ্ধে রাজক্যার খেতপাখী ভাসে, ভোর উষায় রাজক্যা খেতকমল ভোলেন আর খেত পাথরের মন্দিরে জোড় শঙ্খ বাজে। রাণী নেই, রাজা নেই, রাজক্যার কাছে কে দেয় খোঁজ, রাজা আছে, না আছে গ

ভোর পাহাড় রাঙিয়ে সূর্য্য দেয় উকি, শ্বেত পদ্মীর শাদা পালে পড়ে রঙের ছায়া, পাগল হাওয়ায় পাল ফুলিয়ে শ্বেতপদ্মী ফিরে পদ্মের বন দিয়ে।

যথন বাতাস থাকে ঝির ঝির তার কত আগেই রাজকন্সার ফুলতোলা হয়ে যায়।

চার পারের কত দেশের রাজ-পুজেরা শ্বেত হাতীতে চড়ে' আসেন সেই থাটে নাইতে, নেয়ে, আস্তে মন্দিরে প্রণাম করে, মন্দিরের ঘণ্টায় স্থর দিয়ে যান।

কোন্দিন কেউ রাজক্সার পায়ের জলের দাগ দেখ্তে পান, কিন্তু রাজক্সাকে কেউ দেখ্তে পান না।

রাজপুত্রদের সোনার শিঙার স্থর সমুদ্দ্রের ওপর দিয়ে ভেসে যায়।

#### 57×1

সেই স্থর ধরে' ধরে', এক রাক্ষসী, নীল তার গা, শাদা চোক, পা, ধবল সমুদ্ধুরে ঘুরে' বেড়ায়, কা'কে পাব, কা'কে খাব! ঝাক্ড়া চুলে, আগুনের নায়ে রাতরাক্ষসী সারা সমুদ্ধুর থৈ করে।

পায় না জন মানুষ। লাল লক্লক্ জিভ্বের করে' খোঁজে রাজকলার পায়ের দাগ। তা' রাজকলার পায়ে তো পূলো নেই, পায়ের জলের দাগ, রোদ পড়্তেই শ্বেত পাথরে শুকিয়ে যায়; রাতে কোথায় পাবে ? ছুতো পায় না রাক্ষী কি করেই খায় যে রাজকলাকে!



**গান্তন, ১৩**৪৪

ধোঁয়ার বৈঠায় আগুনের না' বায়, সমুদ্ধুর চষে' বেড়ায় আর হাঙর তিমি গিলে খায়। ভোরের আগে, শ্বেতপগ্নীতে নিশান না উড়্তেই, আপন না ডুবিয়ে দিয়ে মিলিয়ে যায় ধবল সমুদ্দরের জলে।

নয় তো, পড়ে যদি রাজকক্সার চোখে, চাই-তো কি, ফুল হয়ে যাবেই ফুটে'!

ওমা !! রাক্ষ্সী কি তা পারে ? না পড়তেই ভোর পাখীর ডাক, দাঁত করে কড়্মড়, গা করে গস্গস্, ধোঁয়া এলিয়ে আগুনের না' নিয়ে ভূ-উ-স্ করে' ভূবে যায়।

কোথায় গিয়ে যে আবার উঠাবে, কেউ তা জানে না!

#### এগারো

রাখাল গ

কপিলার পিছনে, ছিল, ছণের বাটের পাহার।। ভোরে, যথন চমক ভাঙ্ল, উঠে দাঁডাল রাখাল।

গিয়ে দেখে, মার নাই চেতন। মেঝেয় গভানো বালিশ আ-ত্তে মার শিয়রে এনে দেয়। জলের হাত দিয়ে, বাতাস দিয়ে মুথে চোখে, বসে।

তা'পর এসে গরুবাছুর বের করে, গোহাল মুক্ত করে।

পাড়া পড়শীরা জাগ্ল, মা জাগ্ল তুপুর গড়ালে। নাওয়া কি, খাওয়া কি আর, দিন যায়, রাতও যায়। কোনো সাডা নেই।

প্রদিনে নিজে খেয়ে, মাকে খাইয়ে' বাঁশী হাতে বাঁশবনের ছায়ায় বসুল।

#### বাজায় না।

দিন যেতে, একদিন মাকে বলে, "মা, আসি তো একটু।" वृत्क (हेंदन निरंग्न मा वरन, "मा !! क्लाथाय यावि मानिक !" রাখাল বললে—"ডর নেই মা, এখনি আস্ব।"



দূর পড়শীরা শোনে, বিলের সে-পারে রাখালের বাঁশী বাজে, বাজ্তে বাজ্তে থামে। এ গাঁ থেকে সে গাঁ, সে গাঁ থেকে আর গাঁয়ে রাখাল পথ চল্তে আটক। পথ ঘাট কি আর আছে ? কোটালের সিপাই জন বন ঘুচিয়ে জল, জল বুজিয়ে মাঠ করেছে, রাজপুরীতে যাওয়ার পথ নেই।

কোন্দিকে ভান, কোন্দিকে বাঁ, কেউ বলে না কোটাল রাজার ডরে।

গালে বাঁশী ঠেকিয়ে, রাখাল চেয়ে থাকে। তা'পর কাজল নদীর পাড় ধরে' চলে. যেদিকে উজ্ঞান।

কাজল নদীর বাঁকে বাঁকে বাঁশীর স্থুর থামে।

#### বারো

এক সে চিল। উড়্ছে। গাছ আছে পাতা নেই। উড়্তে উড়্তে উড়্তে হাররাণ. হয়ে, কি কর্বে, বস্ল এসে এক বটগাছের শুক্নো ডালে।

সেই গাছের নীচে, বাঁশী বুকে রাখাল ঘুমোয়।

কত দেশ কত বন, পাহাড় পর্বনত ছাড়িয়ে এল যে রাখাল, কাজল নদীর উজান ধরে' তবু রাজপুরীতে মেলে না!

সেদিন গেল যে পথে, সেই পথ পায়ে হল ভূল !

রাখাল যায়, নদীর বাঁকে বাঁকে দাঁড়ায়, দেখে চেয়ে, অচিন ন-চিন এ কোন্দেশ, গাছে নেই পাতার পোম্ মাঠে নেই ঘাসের ছোপ্, না চরে গাই, না সরে নৌকো, জন মনিষ্মি কেউ কালা, কেউ বোবা, কেউ খোঁড়া, কেউ কালা। রাখাল স্থুধোয় তো, শোনে না; শোনে তো বলে না, বলে তো চলে না, আর চলে তো দেখে না চলে।

রাথাল সুধোলে, বলে

"কার থাই, কা'র লাগি, কার ঘরে নিশি জাগি, কি জানি— কে রাজা, কে রাণী ১"

রাখাল ভাবে, রাজা নেই, বুঝি রাণীও নেই। রাজার যে রাজকত্যা, রাজকত্যাও কি নেই १



কার্ন, ১**৩**৪৪

কোন্দেশে যে সে রাজকতা, কি জানে রাখাল ? রাখাল শুক্নো বটের তলে বাঁশী নামায়।

#### রোদ্ধর!

ভাব্তে ভাব্তে রাখাল, মাটীতে, ঘুমিয়ে পড়ে।

চিলের ডাকে রাখাল জেগে দেখে, রোদ পড়ে' আসে। রাখাল উঠে' বসে।
চিল উড়ে' যায়।

কোথায় যাবে রাখাল ? যে পথে যায় চিল, চোখ মুছে' বাঁশী তুলে নিয়ে চলে সেই পথে।

#### তেরো

#### याय ।

রাত ঘনিয়ে আসে। থম্থম্করে চারদিক। কোথায় যে চিল কোথায় যে কি, এক তেপাস্তর।

রাত যায়, দিন যায়।

রাথাল বাঁশী তুলে নেয় মুখে। বাঁশী বাজায়, চলে; বাঁশী বাজায় তেপান্তর পার হয়ে যায়।

পার হয়ে গহন বন। গহন বনে বাঘ ভালুক। বাঁশী বাজায় রাখাল। যায়। লতায় পাতায় পথ নেই। তবু যায়। অফুর বাঁশী বাজায়। আবার যায়। আবার রাভ ঘনিয়ে আসে তবু চলে রাখাল, বাঁশী বাজায়।

মাস, দিন, বছর চলে' রাখাল দেখে, সেই কাজল জল নদী! ধবল হয়ে, ঝণী ধারায় ঝর্ছে নদী, ঝির্ ঝির্ ঝির্, গহন বন দিয়ে, সরু থেকে স্তো-সরু!

সাত দিন সাত রাত ধরে' চলে' চলে' পাহাড়।

#### জ্যোচ্ছনা!!

জ্যোছ্নায় আর জ্যোছ্নায় আর পাহাড়ে ময়! আর থৈ থৈ থৈ জল!

ফাল্কন, ১৩৪৪

জ্যোছ নায় পাহাড় হেসে উঠে, জলের ঢেউ নেচে উঠে, ঝিরি ঝিরি ঝর্ণা ঝিক্ মিকিয়ে থেলা করে।

ভূলে', রাখাল, দাঁড়িয়ে রইল।

থাকে। তাপর এক পাথরে বসে, বুক ভরে দেয় বাঁশীতে স্থর।

#### 13°C11

নাঃ! নীল রাক্ষসী লাল হয়, লাল রাক্ষসী কালো হয়, তবু আর পারে না! ধোঁয়ার রবৈঠা আগুনের না' নিবু-নিবু, রাক্ষসী না পারে টান্তে, না পারে কাঁদ তে!

কিসের স্থর!

এমন স্থর তো রাক্ষ্সী তার শোনে নি !

দেখে, উদল গা উদল মাথা এক ক্ষুদে মানুষ, ফটিক্ জ্যোছ্না নাচিয়ে দিয়ে বাঁশী বাজায়! কাজল ঝণার জল ধবল হয়ে ঝর্ছে যেখানে ধবল পাহাড়ে ঝর্ ঝরো ঝর্, সেইখানে বসে বাজায় বাঁশী, ছধের বরণ জলে পা ভূবিয়ে, ধবল পাহাড় হাসিয়ে আর সমুদ্ধুর ধাঁধিয়ে দিয়ে।

রাক্ষসীর গা মুড়ে আসে, রাগে উঠে ফুলে', জিভের লাল্ টস্ টস্ করে' গড়ায়, হাতে বৈঠা ধুঁইয়ে যায়, উল্টো জিভে ঠোঁট চেটে কথা দাঁতে কেটে কেটে রাক্ষসী বলে.....

"তুই কে রে ;"

ক্ষুদে' মানুষ কি জানে না শোনে প্রাশী বাজায়।

চুলে হাওয়া জড়িয়ে, দাঁতে জিভ্ জড়িয়ে রাক্ষ্মী আবার বলে,—

"কে রে তুই ?"—

শোনে না কিচ্ছু ক্ষুদে' মানুষ। বাঁশী বাজে।

জ্যোছ্না উছলে, সমুদ্ধুর উথলে, ঝণা ঝন্কে', খেতপাহাড় মধু মেথে বাঁশী বাজে।

চুল উড়িয়ে করাতে' দাঁত নিয়ে রাক্ষসী গর্জ্জে' আসে—"কে তুই ?—

—দাঁড়া।"



ফান্তন, ১৩৪৪

সমুদ্দুরের জলে ডাক উঠে, শব্দে নাঁশী ছেড়ে, ফিরেই দেখে মানুষ—জল তোলপাড় করে' পাহাড় ভেঙে আসে——স্পা

বাঁশী বাজতে বাজতে ভোর হয়ে গেছে, রাজক্যার ফুলতোলা ভুল হয়ে গেছে, শ্বেত-পদ্মীতে দাঁড়িয়ে রাজক্যা, দেখ্তেই চেয়ে, সোনালী ডোরায় ডোরায় সাপ লাখো কমল হয়ে ফুটে রইল পাহাড় তলে ধবল সমুদ্রের হুধজলে!

সহস্রদল কমলের মত চেয়ে রাজক্যা, বললেন--

"কে তুমি ?"

"আমি রাথাল।"

বাঁশী ছুঁয়ে আস্তে, শ্বেতপাথরের উপরে দাঁড়িয়ে রইল রাখাল।

রাজকক্যা বল্লেন,
"রাথাল ভূমি ?
বাঁশী
আবার বাজাবে ?"

রাখাল আসে।

সমুদ্দুর শিউরে' উঠে, পাহাড় শিউরে' থাকে, শ্বেতপদ্খীর গলুইয়ে বসে' বাশী বাজায় রাখাল।

#### প্রেরা

ধবল পাহাড়ের মন্দিরে, গন্ধে দিক ছায়। মন্দিরে ঘণ্টা বাজে ।

রাখাল বলে "রাজকত্যা, এ ফুলের মালা পেলাম আমি, কাজল নদীর জলে !"

রাজকন্তা বলেন, এই ফুল তো জগতে নেই, মন্দিরে আসে, সোনালী হয়, তোমার আমার দেশে.....আমার বাবার রাজ্যে এই কাজল জল নদী, বছরের একদিন এই মালা আমি তারি জলে দি, সেই মালা, রাখাল, তুমি পেলে!"



ভাগর চোথে রাখাল বলে,

"কেন গন্ধ উবে' যায়, রাজকতা ?"

"নিঃশ্বাসে"

"কিসের ?".



—'কেন গন্ধ উবে যায় রাজকন্তা ?'
—'নিঃখাদে'

"নয় তো কোটালের, নয় তো, সাপের।"

"গন্ধ উবে, হুধ শুকায়, রাজার রাজ্য উজাড় যায় ?"

মুক্তাজলের নহর গলে; ত্র'-চোথ ফুলের মালায় রেথে, রাজ-কল্যা বলেন—

"সব যায়।"

ঝর্ঝর্ চোথ রাখাল, আপন বাঁশী কুড়িয়ে নেয়, "রাজক্লা থে রাজক্লা, আগে-না-জানি! মাপ চাই, রাজক্লার রাজ্য জন কেন রাজক্লা, ছার্থার্ যায় ?"

শুনে রাজকন্তার চোথের জল ফুলের মালায় খেত চন্দন হয়ে ঝর্তে থাকে। বাঁশী হাতে রাখাল, কাজল ঝণার কিনারে গিয়ে বসে' বাঁশীতে স্থর দেয়।

#### হোল

যত দেশের রাজপুত্র সমুদ্দুর নাইতে এসে সারাদিন সেই স্থর শোনেন। শোনেন, ব্রতপাট নিয়ে রাজকনা। আপন রাজ্যে যাবেন। শোনেন, দোল চৌদোলে যাবেন না, জন জৌলুষ নেবেন না, রাজকন্যা পায়ে হেঁটে যাবেন।



শোনেন, ঢাক নকড়া বাজুবে না, খাঁচা তরোয়াল সাজুবে না, শুধু, মন্দিরে বাজুবে শাঁথ আর পথে বাজ বে বাঁশী।

শুনে রাজপুলেরা পথের ত্র'ধারে সা'র দিলেন।

না হাতী সাথে, না ছত্রমুকুট মাথে, কাঁকন কুওল থুলে', হাতের বনফ্লে রাজপুলেরা চোখে পলক ধরেন।

মন্দিরে শাঁখ বাজে, পাহাড় সমুদ্ধর স্থার ভাসে, রাজকন্যার পা পাথর ছেড়ে এসে. পড়ে মাটীতে।

### বেজে উঠে রাখালের বাঁশী।

পথে পথে গাছের ফ্লে, রাজপুল্রদের হাতের ফ্লে রাজকন্যার হাঁটন পথ ছেয়ে যায়। আপ্নি খোলে পথ, আপ্নি জাগে ঘাট—বসত, বন, মালঞ্ক, নগর, মাঠ!

#### আর, লোকজনের কলরব !

আলোর সোনায় মাটী হাসে, কন্যা আসেন, বাভাস ছেয়ে যায় রাথালের মোহন বাঁশীতে আর চেউয়ে নেচে কাজল-জল নদীর তরতর তরতর কালো কাজল জল, বেয়ে চলে ছুটে'—যেখানে দাঁড়িয়ে আছে মাঠে নীলা কপিলা ধবলী গাই, কখন রাখালের বাঁশী গুন্বে বলে'।

#### সমাপ্ত।



# ভাঁদনী রাতের গান

### শ্রীসতীকান্ত গুহ

>

উড়স্ত মেঘ ঘুমস্ত হল ঢুলন্ত সন্ধ্যায় হাসচে আবেশে রূপসী আকাশ ফুটফুটে জ্যোছ্নায়।

কার। গান গেয়ে যায় ?
তাদের গানের রেশ ভেসে আসে ঝিমন্ত হিমবায়।
তরে তোরা আয় আয়,
কাণ পেতে শোন্, চোখ মেলে দ্যাথ্ কারা গেয়ে চলে যায়।
তরে তোরা আয়, কারা গান গায়, জানি কারা গান গায়—
যাদের গানের কথা ভেসে ভেসে,
গানের খেলায় দোলাবো তোমায় চাঁদিমার দোলনায়।

হিম আকাশের পরীরা নামছে ? নিবে দাও লগুন। আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী ত্বলবে সারাক্ষণ।

২

নিভন্ত রাত ধলন্ত হল ফুলন্ত হল বন, হিমেল রাভের বসন্ত এলো। ডাক্ছে চাতকী কোন্!

কারা গান গেয়ে যায় ?
হিমেল রাতের পরীরা নেমেছে ফুলফোটা জ্যোছ্নায়।
তরে তোরা আয় আয়—
তাদের ছোট্ট রূপোলী চরণ জ্যোছ্না আলোয় ভায়।
তরে তোরা আয়, কারা গান গায়, জানি কেন গান গায়—
গান গেয়ে গেয়ে ঘুমনো শিশুকে, তুলে দেবে তারা স্বপনের বুকে,
চাঁদের টিপটি পরাবে থোকনে আকাশের আছিনায়।



হিম আকাশের পরীরা আসচে ? নিবে দাও লঠন। আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী জ্বাবে সারাক্ষণ।

'ক্লুকুলু' নদী উলুউলু বয় ঢ়লুঢ়লু সায়াখণ, পরীদের সনে যাবে কি খোকন কাজল-সভার বন গু

কারা গান গেয়ে যায় ?

ঠিম আকাশের পরীরা নেনেছে স্বপনের ইসারায়।

গুরে তোরা আয় আয়,

স্বপনদেশের বিজন কাননে ফুল ফুটে হেসে চায়।

গুরে তোরা আয়, ফুল ফুটে যায়, ফুটে হেসে ঝরে যায়।

আজকে স্বপনে সকলের সনে,

বিজ্ঞান স্বাহর সাবে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিশ্ব বিশ্য

সোণালী ঠোঁটের চুমু ঝরে যাবে বিজন বনের ছায়।

হিম আকাশের পরীরা খেলচে ? নিবে দাও লগুন। আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী ত্বলবে নারাকণ।

Ø

পড়ম্ব রাত উঠম্ব হল, তুলম্ব হল ফুল, তুড়ম্বে বয় সপ্তসায়র, ঢেউয়ে ঢেকেচে কুল।

কারা গান গেয়ে যায় ?
ভাসাবে পরীরা স্বপনতরণী সায়রেতে জ্যোছ্নায় ?
ওরে তোরা আয় আয়,

'কুলু' নদীশেরে সাতটি সায়র পার হবি যদি আয়। ওরে তোরা আয়, থেয়া ছেড়ে যায়, পাল তলে তলে যায়,

আজকে স্বপনে বিজন সায়র, পার হবি কেটে চেউয়ের লহর, সাত সায়রের শেয়ের নাঠেতে বাঁশরী বেজেছে হায়।

স্বপন পরীর। বাইছে তরণী ় নিবে দাও লঠন। আঞ্জুকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী স্থলৰে সারাক্ষণ।



G

সপ্সায়র পার হয়ে শেষে ধৃ ধৃ ধৃ তেপান্তর, সেখানে বেঁধেচে পাতাল শিশুরা আকাশ দেখার ঘর।

কারা গান গেয়ে যায়?
তারা চলে এলো তেপান্তরের বিজন বটের ছায়।
ওরে তোরা আয় আয়,
স্থপন-পুরের ঘোড়া বাঁধা আছে বিটপীর আঙিনায়।
ওরে তোরা আয়, রাত বয়ে যায়, ঘোড়ারা চমকে চায়,
আজকে আলোয় পাখা মেলে ভেসে,
নিয়ে যাবে তারা আকাশের দেশে

রূপোলী গাছের সোণার ফলটি জ্যোছ নায় ঝলসায়।

আকাশ পরীরা পেড়ে দেবে ফল ? নিবে দাও লঠন। আজকে আকাশে চাঁদের দেয়ালী ফলবে সারাক্ষণ।

৬

ও ফল খেওনা খেওনা খোকন, ওরে বোকা চঞ্চল, আকাশ পরীর যাত্ ছুঁয়ে আছে রূপোলী গাছের ফল।

> কারা গান গেয়ে যায় ? সোণার ফলটি তুলে দিল হাতে, খোকন হাসিয়া চায়। ওরে তোরা আয় আয়, সোণার খোকন সোণার ফলটি অধরে ধরেছে হায়।

ওরে তোরা আয়, খোকা ভূলে' যায়, সব ভূলে ফল খায়— সে ফল যে খাবে পরীদের সাথে, অফুর বছর জ্যোছনা নিশাতে

থেলতে যে হবে ঘুম-আকাশের মেঘ-ছাওয়া আঙিনায়।

পরীরা মানেনা যদি বলো "না, না।" নিবে দাও লঠন। আজকে আকাশে চাঁদের দেংালী স্থলবে সারাক্ষণ।



9

স্থালন্ত রাত কেঁদে হল থুন, জ্যোত্না গলিয়ে যায়, আয় রে ধরার উদাসী রাখাল বাঁশী নিয়ে ছুটে আয়। কারা দূরে গান গায় ? তাদের গানের কথা ঢেকে দেবে বাঁশরীর বাজনায়।

ভাদের গানের কথা ঢেকে দেবে বাশরার বাজনায়।
ভবে ভোরা আয় আয়,
রাখাল ছেলের বাঁশী শুনে খোকা পিছন ফিরিয়া চায়।
ভবে ভোরা আয় খোকা ফিরে চায়, পরীরা চমকে চায়,

সোণার ফলটি পড়ে যায় মেঘে, হঠাৎ বাতাস যেন ওঠে জেগে,

ঘুমন্ত মেঘ উড়ন্ত হল, জ্যোছ্না ঝিমিয়ে যায়।

থেমেঁ যায় গান, পরীদের গান। নিবে দাও লঠন। জ্বল্ছে আকাশে দিনের দেয়ালী, রঙন্ত হল বন।





# আশ্চর্য্য উপহার

# বুদ্ধদেব ও প্রতিভা বস্থ

নাম তার উৎপল, কিন্তু হরে দাঁড়িয়েছে সে মূর্ত্তিমান উৎপাত।

বাবা সথ ক'রে নিলেমে একটি চেয়ার কিনে এনেছেন, আধ ঘণ্টা পর ঘুরে এসে দেখেন ভার একটি হাতল বিচ্ছিন্ন হয়ে মেঝেতে গড়াচ্ছে। পিণ্টু---যা ব'লে উংপলকে স্বাই ডাকে —' বৃদ্ধি একটা করাছ জোগাড় করেছিল কোথা থেকে, সেটা ঢালাবার মতে। আর কোনো বস্তু হাতের কাছে না পেরে চেয়ারের হাতলটাকেই দ্বিধণ্ডিত করেছে। আর তারপরে ভোঁ দৌড়

দেদিন পাশের বাড়ির লিলিকে ধ'বে এমন মার মারলে যে তার পিঠের চামড়া ফেটে রক্ত বেবিয়ে গেল। বেচারার দোষের মধ্যে পিন্টু যথন মাথার উপর দাঁড়িয়ে সার্কাস করছিল, সে সেদিকে তাকিয়ে বাহবা না দিয়ে গিয়েছিল বৃঝি মিছুর সঙ্গে পুতৃল খেলতে। পরের বাড়ির মেয়েকে এমন করে মারলে বাপ নাব কী লজ্জা ভাবো তো!

কিছুতেই ওকে সামলানো যায় না।

কি বাড়িতে কি ইস্কুলে পিটি থেতে থেতে বেড়ালের হাড় হয়ে গেল—তবু কিছু শিক্ষা হত্র। দূরে থাক, দিন দিন ও যেন আরে। খারাপ হয়েই চলেছে। কথন যে ওর মাথায় কী নতুন হুঠুমির ঢেউ থেলে খণ্ডপ্রলয় ঘটায়, বাড়ির চাকর-বাকর থেকে স্থক করে মা-বাবা পর্যান্ত সকলেই সন্ত্রন্ত। মেজদার আশিটাকা দামের ঘড়িটাকে "পরিক্ষার" করেবে বলে এক ঘন্টা বালতির জলে ড্বিয়ে রেথে এমন অবস্থা করলে যে ঘড়ি ব'লে তাকে আর চেনাই যায় না। রবিবার সারা হুপুর ছাদের কোণে ব'দে ব'দে হয়তো কয়লা গুঁড়ো করলে—পরের দিন বাড়ির সকলের জামার পকেটে, বালিসের ওয়াড়ে, টেবিলের দেরাজে যেখানে যে হাত দেয়, কয়লার গুঁড়ো ছাড়া কিছু নেই!



काञ्चन, ३८८८

ভাবতে পারো!

ভাইবোনগুলোকে, খেলার সঙ্গীদের জাখ্-না-জাথ মারছে পটাপট, ফড়িংগুলোকে ধারে ধারে আলপিনে ফুঠিয়ে রাখছে, টিকটিকির লেজ কেটে দিচ্ছে, ব্যাঙ্গের বাচ্চা ধারে ঠাঙগুলো হিঁতে হিঁতে হো—হো কারে হাসতে। একফোঁটা দ্যামায়া নেই।

ওর কাণ্ড দেখে মা এক এক সময় ঝরঝর করে কেঁদেই ফেলভেন। বড়ো হয়ে "নানুয" হওয়া দূরে যাক্ কোনোদিন কাটকে খুন জখম ক'রে জেলে না যায়।

এই পিণ্টুকেই একদিন তার মাম। এক অতি আশ্চর্য্য উপহার দিয়ে ফেললেন -আর কিছু নয়, একেবারে ফুটফুটে ছোট্ট নরম আস্ত একটি কুকুর ছানা।

মা কপাল চাপড়ে বললেন, ওরে পরেশ, এ কী করলি ! কুকুরটারে ছ'দিনেই ও মেরে ফেলবে যে ! হয় উন্নুনে পোড়াবে, নয় গ্রম তেলে ভাজবে, নয় —

পিন্টুব'লে উঠলো —হঁটাঃ, মারবোই তো! আমার কুক্র ছানার গায়ে যে হাত দেবে ভাকে মেরে গুঁড়ো ক'রে দেব।

মামা বললেন —বেশ তো, তবে তুমিই ওকে যত্ন কোরো। ওকে খাওয়াবে, স্নান করাবে, বেড়াতে নিয়ে যাবে-—

পরম উৎসাহে মাথা কেড়ে পিন্টু বললে—হঁ্যা, হ্যাঁ, সব করবো। কত রকম কসরৎ শেখাব, দেখো। আয়, আয়, বুলু।

বুলু তার ছোট লেজ নেড়ে মেঝে শু কতে শু কতে এগিয়ে গেল।

পিন্টুকে আর পায় কে ! কুকুর পেয়ে সে যেন ছোটখাটো রাজা হয়ে গেল। দিনরাত্তির আছে ওরই পিছনে, রান্নাছর থেকে কেবলি ছুধ নিয়ে এসে খাওয়াছে, কোলে নিয়ে সারাবাড়ি ঘুরে বেড়াছে, রাত্রিতে নিজের বিছানারই এক পাশে ওকে শোয়াছে। কুকুরের গাইচর্যা করুতে করতে সে ইম্বুলে যেতেই ভুলে যায় আর কি।

একমাসের মধ্যেই বুরুরটা বেশ একটু বড়ো হ'লো। পিণ্টুর সংক্ষ কাঠের বল্ নিয়ে খেলা করে, মেঝেতে মাছি বসলে ঘোঁং ক'রে তেড়ে যায়—পিণ্টুর ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় হ'লে দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে. আর সে এলেই কী হুদান্ত লাফালাফি! বই-খাতা ছুঁড়ে ফলে পিণ্টু ওকে নিয়ে চ'লে যায় ছাতে—প্রেট থেকে চীনেবাদাম বার ক'রে ওকে খেতে



कांसन, ১७८९

দেয়, বুলু যথন সেটা খায় না এমন এক লাথি মারে পেটে যে যন্ত্রনায় ও পাঁচ মিনিট সমানে কেঁউ-কেঁউ করে।

মা কেবলই বলেন—ঠিক একদিন কুকুরটাকে মেরে ফেলবে। পারেশের যত কাগু!
এদিকৈ মিন্তু কেবলই পিন্টুর হাতে মার খাচ্ছে, এই বৃঝি সে বৃলুকে একটু ছুঁ য়েছে—
নাকি তার পাতের একটা মাছের কাটা খেতে দিয়েছিল. এই জত্যে ওর ঢেঁকুর উঠছে। এদিকে
পিন্টু যথন বৃলুকে কসরং শেখায় তথন যদি মিন্তু উপস্থিত থেকে বাহবা না দেয় তাহ'লেও
রক্ষে নেই।

মিন্তু চ'টে গিয়ে বলেছে – দাঁড়াও না, আমি একটা ভালুক পুষবো, তোমার কুকুরকে গিলে খাবে।

—ইস আনু তো ভালুক। দেবো গুলি ক'রে খুলি উড়িয়ে।

একদিন পিণ্টু কসরং শেখাতে গিয়েই বিভ্রাট ঘটলো। বুলু ছ'পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে. কিন্তু হাত বাড়িয়ে হাওশেক করতে কিছুতেই শিখছে না। পর পর বারো বার ধৈষ্য ধ'রে শেখাবার চেষ্টা করেও যখন কিছু হলো না, তখন পিণ্টু চ'টে গিয়ে পিংপং এর র্যাকেট দিয়ে এমন এক বাড়ি লাগালে যে বুলুর নাক দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগলো।

মা এসে চীংকার ক'রে পড়লেন—কেমন, হ'লো তো এবার! যা ভেবেছি তা না হ'য়ে পারে! যা, ঘা, ভাগ ুই, বেরো এখান থেকে।

সব সময়ই একটা অঘটন ঘটিয়ে পিণ্টু ভোঁ দোড় দেয়, কিন্তু এবারে গুম্ হয়ে দাঁড়িয়েই রইল, নিজের মার খাবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও। মা ওর দিকে আর তাকালেনও না, জল স্থাকড়ানিয়ে ব'সে বুলুকে জলপটি দিতে লাগলেন, রক্ত যেন থামতেই চায় না।

- ইস্, মানুষ পারে এ-রকম মারতে । এখন ম'রে গেলেই আপদ চুকে যায়।
- ৩: ভারি তো মেরেছি, পিণ্টু বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলো। আবার মারবা, আবার মারবা, আবার মারবা, চার পা বেঁধে শৃন্যে ঝুলিয়ে রাখবাে, গলায় ই ট বেঁধে জলে ছেড়ে দেব। এতদিনেও ছাণ্ড্শেকটা শিখতে পারলাে না ইডিয়ট কোথাকার! ইস্— একটুখানি মেরেছি তাে রক্ত ছুটে গেছে! আকামি! এই তাে— কী হচ্ছে আমার! পিণ্টু পিংপং রাাকেটা দিয়ে নিজের মাথায় বাড়ি মারতে লাগলাে, কিন্তু সতি্য বলতে, বুলুকে যত জােরে মেরেছিল, নিজের গাায়ে তার আদ্বেকের আদ্বেক জাারেও মারতে পারলে না।

সে-যাত্রায় বুলু যা হোক্ বেঁচে উঠলো, এবং তাকে তেমনি পিন্টুরই অনুগত দেখা গেল। কাছাকাছি আর যখন কেউ নেই, পিন্টু তাকে চুপি-চুপি বললে— এই, শোন্, সেদিন



কাস্থান, ১৩৪৪

তোকে মেরেছিলুম, থুব লেগেছিলো? একটুও লাগেনি, সব বাজে কথা। অমন তো কতই রক্ত বেরোয়----এই তো দেদিন ফুটবল খেলতে আবার যা রক্ত বেরিয়েছিল, ভুই দেখলে বোধ হয় ফিট হয়ে যেতিস। তুই একটা গাধা—এখনও হাণ্ডশেকটা শিখতে পারলি না! টুপি মাথায় দিয়ে টেবিলে ব'সে চা খেতে শিখবি কবে।

পিন্টুর বাসনা, বুলুকে ও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় কুকুর করবে, তারপর নিয়ে যাবে প্যারিসের একজিবিশনে। একদিন মামার কাছে সে সগবে তার এই প্ল্যান উদ্ঘাটিত করলে। কথা হলো, কুকুর দেখিয়ে যত টাক। হবে তার আদ্ধেক নেবেন মামা, আর আদ্ধেক পিণ্ট ।

কিন্তু হঠাং একদিন কুকুরটা হারিয়ে গেলো।

र्गाला (जार्गाला त्वमालुम एकँ। शरा र्गाला रघन । आर्गातिन ता विरत्ध प्रथा शिराहिल ওকে বারান্দার কোনে গোল হয়ে শুয়ে, ভোরবেলা উঠেই নিখোঁজ। খোঁজ খোঁজ, দৌড দৌড়, হুড়োহুড়ি ঘোরাঘুরি বালিগঞ্জ ষ্টেশন থেকে রসা রোডের মোড় পর্য্যন্ত পিন্ট, চারবার টহল দিয়ে এলো, দাদারা বেরুলেন খুঁজতে, চাকররা বেরুলো, এমন কি বাবাও একবার বেরুলেন— কিন্তু সে ফুটফুটে ব্রাটনরভের ছোটু মূর্ভিটি কোনোখানেই দেখা গেলো না। থানায় খবর দেয়া হ'লো, খববের কাগজে তিনদিন বিজ্ঞাপন দেয়া হ'লো—কিন্তু একদিন তু'দিন করে পনেরে। দিন কেটে গেলো, বুলুর কোনো সন্ধানই মিললো না।

পিণ্টু কাঁদলো-কাটলো, না খেয়ে গুয়ে থাকলো, তারপর মিণ্টু যথন সান্তনা দিতে এলো এক চড়ে তার গাল লাল ক'রে দিলে। বললে—বেরো, বেরো তোরা সব। তোদের শাপেই তো গেলোও। আর ও-ই বা কী অসভ্য পাজি, একা-একা বাডি থেকে বেরোতে গেছল কেন। আবার পেয়ে নিই ওকে, ছুরি দিয়ে কাণ কাটবো তবে ছাড়বো।

কিন্তু তারপরেই তার মনে হ'লো বুলু আর ফিরবে না, আবার তার নতুন ক'রে কারা পেলো।

কী হ'লো বুলুর ? বোধ হয় পথ হারিয়ে অনেকদূর চ'লে গেছে, আর ফিরতে পারে নি। হয়তো গান্ডি চাপা হয়েছে, হয়তো চুরি হয়েছে — কলকাতায় আবার কুকুর চোর কম নেই। কে জানে।

যাক্, গেছে আপদ গেছে, পিণ্টু কেয়ার করে না। অমন হতভাগা বোকা পাজি কুকুর, যে বাহিরে একা একা বেরোয়; আবার বেরুলে ফিরতে পারে না, ভার হারানোই



উচিত। বেশ হয়েছে, খুব খুসি হয়েছি, পিণ্টু দাত কিড় মিড় ক'রে বলে। ও মরুক।

মামা এসে সব কথা শুনে বললেন, পিণ্টু, মন খারাপ কোরো না, তোমাকে আর একটা কুকুর দেব আমি।

মা ব'লে উঠলেন, আরে সর্বনাশ! একটা গেছে তো ভালোই হয়েছে-—ওকে তো পিণ্ট বেশি দিন আন্ত রাখতো না।

मामा वलालन, शिक्त की वाल १

---পিণ্ট, আবার বলবে কী ? দ্যাখ্ পরেশ, আদর দিয়ে দিয়ে ছোকরাটার মাথ। খাসনে তুই। আমার বাড়িতে জীব হতা যেন না হয়।

মামা বললেন, কীরে, চাই নাকি গার একটা কুকুর পূ

পিন্ট, মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইলো। ক'দিন থেকে ও যেন ঘোরতর বিগড়ে গেছে। কেই একটা কথা বললেই খেঁকিয়ে ওঠে—আর খেলবার সময় একটা বাঁশের কঞ্চিনিয়ে একা একা ছাতে ঘুরে বেড়ায় আর ত্বমদাম লাফায়।

আশ্চর্যা এই, এর কয়েক দিন পরে মামা সন্ত্যি সত্যি এক কুকুর ছানা নিয়ে এসে হাজির। এটা স্প্যানিয়েল জাতের, অপরপে সুন্দর, চিকচিকে কালে। সিল্কের মতো চামড়া। দেখে পিণ্টর চোথ আর ফেরে না।

হ'লে হবে কী, কুকুরটাকে সে যেন বেশি ধরে ছোঁয় না। ভালো ক'রে তাকায়ও না ওর দিকে। এদিকে মিন্ত কি অন্ত কেউ ধরতে এলে খেঁকিয়ে ওঠে ঠিক।

কুকুরটা নিজের মনেই যখন অনেকটা বেড়ে উঠলো তখন কিন্তু পিণ্টু একটু একটু মন না দিয়ে পারলে না। দেখতে ভারি স্থানর, কিন্তু একটু বোকা বোকা। তেমন চটপটে খেলোয়াড় গোছের নয়— ঠাণ্ডা গোছের। বোকা বলে পিণ্টু ওর নাম রাখলে বুকু।

ওর সঙ্গে পিণ্ট খুব মৃত্ ব্যবহারই করতে লাগলো। মারধোর দূরে থাক এক ধমক পর্যান্ত নয়। স্নান করায়, খাওয়ায়, পাউডার ঘ্যে, গায়ের কাছে নিয়ে পড়তে বসে। আন্তে আন্তে ওর স্বভাবের ত্র্দান্ত ভাবটাও যেন কেটে এলো। বাড়ির লোক অবাক হয়ে দেখলে যে প্রায় পনেরো দিন এক সঙ্গে পিণ্টু কোনো নতুন কীর্ত্তি করেনি, কাউকে একবার মারেনি পর্যান্ত। সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে মিয়ুকে ও বুক্র সঙ্গে খেলতে দিচ্ছে—এমনকি পাড়ার ত্ব' চারটি বাছা বাছা ছেলে-মেয়েকেও।



প্রথম প্রথম পিন্টুর কেবলই মনে হতো বুকু একেবারেই বুলুর মতো নয়—থেকে-্থকেই বুলুর কথা মনে হ'তে। আর বুকুর কিছুই যেন পছন্দ হ'তো না। কিন্তু ক্রমে বুকুকেই ভারি ভালে। লেগে গেলো ওর। ও যে ভারি চুপচাপ, ঠাণ্ডা, ঘেউ-ঘেউ ঘেণং ঘেঁাং ছুড়দাড় স্পোদাপি নেই সেটাই যেন ওর মস্ত গুণ হয়ে উঠলো। বুকুকে ছেলেবেলা থেকেই চেন বাপবার নিয়ম হ'লো, গলায় স্থন্দর ঘন্টা-বাঁধা নাম-খোদানো বকল্য ; বিকেলে পিন্টু যথন ্চন ধ'রে ওকে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়, গরে ওর মুখের ভাবই বদলে যায়।

কিন্তু এই বুকুও একদিন হারিয়ে গেলো।

কখন, কী ক'রে কেউ জানে ন।। দেখা গেলো, চেন প'ড়ে আছে, বুকু নেই। পিউ थ्राश्रामं वे दल फिर्राला : कातारला।

বুকু যে হারিয়েছে, বুকু যে আর ফিরে আসবে না তা যেন ও নিশ্চিত জানে। ও ্বশি খুঁজলোও না, না দিলে থানায় খবর কি কাগজে বিজ্ঞাপন, কাঁদলেও না সেবারের মতো, মসম্ভব মন মরা হ'রে গেলো শুধু। ক'দিন তার খাওয়াতে রুচি নেই, থেলাতে মন নেই,--মুখে নেই কথা —এমন প্রচণ্ড তুর্দান্ত ছেলে হঠাং যেন এক দমকে মিইয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে।

মাম। এসে বললেন, সে কী! এটাও হারালো। পিণ্ট কিছু বললে না।

---চাস তো আর একটা---

পিন্ট্রললে, না, না, আর আমি কুকুর পুষবো না। এমনভাবে বললে যে মনে হ'লো তার যেন অনেকটা বয়েস বেডে গেছে

এর পর থেকে ও যেন একেবারে বদলেই গেলো। চুপচাপ থাকে, রবিবার সকালে চিৎ হয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ে—হঠাং এই বই পড়াটা যেন একটা রোগের মতো আক্রমণ করলে ওকে। কত সময় দেখা যায়, মিণ্ট আর ও একসঙ্গে একটা বই পড়তে পড়তে হেসে কুঠিপাঠি হচ্ছে।

8

কিছুদিন পরে পিণ্টুর জন্মদিন এলো।

পিন্টুর ধারণা এখন সে আর তার অত ছেলেমার্য নয় যে ঘটা ক'রে জন্মদিন হ'তে পারে। তার উপর, সবাই যথন তার জন্মে উপহার আনতে লাগলো, ভারি লজা করতে



ফারন, ১৩৪৪

লাগলো তার। চকোলেটের বাক্স, রঙিন জামা—এ-সমস্ত কী ? মিরুকে চুপি-চুপি বললে— এগুলো সব তোর। শুধু বইগুলো আলাদা ক'রে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগলো।

সব চেয়ে দেরি ক'রে এলেন মামা। এলেন খালি হাতেই। পিণ্টুর মা মুচকি হেসে বললেন—কীরে পরেশ, তুই কিছু উপহার আনিসনি ?

পিণ্ট ভাড়াভাড়ি প্রতিবাদ ক'রে উঠলো—ছি-ছি, কী যে বলো, মা!

মামা বললেন—এনেছি বই কি। আমি এনেছি সব চেয়ে আশ্চর্য্য উপহার। আয়, আয়—বলামাত্র লাফিয়ে ঘরে এসে ঢুকলে। তু' জনে—একজন প্রকাণ্ড বড়ো, ত্রাউন রঙের



শায় আয় বলা মাত্র ঘরে এসে চুকলো ছুজনে

শরীর, ছোট্ট লেজ আর লোমশ মুখ, আর একজন চিকচিকে মসণ কালো, ছোট্ট শরীরে লম্বা কান ছটো মেঝে ছোঁয়-ছোঁয।

পিন্ট এক বিরাট লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—বুলু! বুকু! বা-বাঃ কী স্থন্দর হয়েছে—বুলুটা কত বড়ো, বুকু কী স্থন্দর —কোথায় ছিলি রে তোরা, কোথায় পেলে তুমি ওদের !—বাঃ, বাঃ, বুলু—হ্যাওশেক করতেও শিখেছিস যে—

আনন্দে পিউু যেন **পাগল হ**য়ে গেলো।

মামা বললেন-পেণ্টু, তোমার ছটি

কুকুরই চুরি গেছল, এবং চোর হচ্ছে—আর কেউ নয়, আমি।

### -- ভূমি !

- —কী রকম হাত সাফাই দেখছ তো—বাড়ির একটি লোকও টের পায়নি। এইবার নাও তোমার বুলু আর বুকু—দেখো, এবার আর ওরা হারাবে না।
- —-বাঃ, ছটে। কুকুর আমার! ছটোকে ছ' হাতে নিয়ে বেড়াবো যথন—এই মিন্থ, তুই নিবি একটা! নে না—বুকুকে তুই নে, বুলু কিন্তু আমার। কেমন ?

এখন যদি মিন্তুকে জিজ্ঞেদ করে। সে নিশ্চয়ই বলবে তার ছোড়দা অর্থাৎ পিন্টুর মতো মান্তব জগতে আর হয় না।



পূর্বন প্রকাশিতের পর

# প্রাপ্তেরেন্দ্র ঘিত্র

খানিকক্ষণ পরীক্ষা করে ষ্টাইন নিশ্চিন্ত হয়ে জানালে যে হাউই জাহাজ জখম হয় নি। অন্ততঃ জাহাজের ভেতরে তারা নিরাপদ।

কিন্তু জাহাজের বাইরে ?

হাউই জাহাজের দরজা খুলে বেরুবার সময় সমরের বুকটা নিজের অনিচ্ছাতেও একবার শিউরে উঠল। হাতের অস্ত্রটা সে তথন বেশ জোরেই চেপে ধরেছে।

বৃধগ্রহের ওপর প্রথম প। দেওয়া! উল্লাসে সমরের একবার চীংকার করে ওঠা উচিত ছিল। কিন্তু চীংকার করবার কথা তার তখন মনেই নেই। নিম্নয়ে ভয়ে উত্তেজনায় সে তখন স্তব্ধ হয়ে আছে।

ভা ছাড়া নামতে গিয়েই নোংরা প্যাচপেচে কাদায় পা ড়বে গেলে চীংকার করবার কথা মনে থাকে না।

সত্যিই বৃধের গ্রহের প্রথম স্পর্শ তারা পেল পাংলা গভীর কাদায়। কাদা হওয়া অবশ্য আশ্চর্য্য নয়। কারণ বৃষ্টি সেখানে লেগেই আছে। তাও যেমন তেমন বৃষ্টি নয়—



পৃথিবীর মুফলধারে বৃষ্টি তার তুলনায় নগণ্য। এই বৃষ্টির পরিচয় পেতে তাদের দেরী হ'ল না। কিন্তু তার আগেই বুধগ্রহের একটা রহস্ফোর কিছু পরিচয় তারা পেয়ে গেল।

তাদের হাউই জাহাজ বুধের জঙ্গল থেঁংলে নীচে পড়েছিল একথা আগেই বলা হয়েছে।

জগলের অদ্ধৃত গাছ কিব্রকম তা একটু মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়েই সমর প্রথম চমকে উঠল। ষ্টাইনকে ভাকবার জ্বংগ্যে মুখ্যকেরাতে গিয়ে দেখলে ষ্টাইন নীচু হয়ে মাটির ওপর সেই ব্যাপার্টা প্রীক্ষা কর্ছে।

এ কি রকম গাছ, ষ্টাইন। থেঁৎলে যাওয়া গাছ কি জানোয়ারের মত মলুগায় কাংলায়! ডাছাড়া ডাদের পাত। কই!

ষ্টাইন তার কথায় কোন উত্তর দিলে না। থেঁংলান গাছের খানিকটা তুলে নিয়ে সে তুগন গভীর মনোযোগ দিয়ে তা প্রীক্ষা করছে।

মোটা মোটা স্থতোলি কয়েকটা টুকরো সমরও হাতে করে তুলে ধরেছিল সবুজ জোকের মত সেগুলো তার হাতের ওপরই কিল বিল করে নড়ে উঠতে ঘেরায় ভয়ে শিউরে সে হঠাং সেগুলো ফেলে দিল।

সত্যি এ কি রকম গাছ! গাছের মত মাটি থেকে এগুলো পরস্পারের গায়ে জড়িয়ে উঠেছে। গাছের মতই তাদের রঙ সবুজ, কিন্তু পাতার বদলে আছে তাদের অসংখ্য সুতোলি ফাাকড়া আর তার মাঝে মাঝে কুঁড়ির আকারের এক রকম জিনিয়। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা গাছের গা থেকে ছিঁড়ে যাবার পর স্তোলি অংশগুলি ঠিক জীবস্ত প্রাণীর মত নিজে থেকে নড়া চড়া করতে পারে!

এ কি রকম আশ্চর্যা ব্যাপার হের ষ্টাইন !

এবার স্থাইন উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বল্লে,— আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখবার জন্মেই ত বুধে সাসা। তুমি কি ভেবেছিলে বুধে গিয়ে লগুনের সহর দেখবে ?

ষ্টাইনের কথার ধরণে চটলেও নিজের কৌতুহল দমন করতে না পেরে সমর আবার জিজ্ঞাসা করলে—কিন্তু ব্যাপারটা কি বুঝলেন!

এক মুহূর্ত্তেই কি বোঝা যায় ? —ষ্টাইনের কথায় ধরণটাই রুক্ষ—তবে যা অনুমান করছি তা সত্যি হ'লে ভারী অন্তত।

সমরই এবার বিরক্ত স্বরে বল্লে—কি অনুমান করছেন সেইটেই ত জানতে চাচ্ছি।

—বল্লে তুমি বুঝবে! ফিলামেন্টল্ য়াালজি জান!



ার্ন, ১৩৪৪

তা একটু আধটু জানি—সমর একটু অহঙ্কারের সঙ্গেই বল্লে। জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে বিশেষভাবে পড়াশুনা সে করেছে। অহঙ্কার করতে পারে।

ষ্ঠাইন তাতে অবশ্য ক্রাক্ষেপ না করে বল্লে,—পৃথিবীতে সেগুলি সম্বীক্ষণের রাজ্যের জিনিষ, না গাছ না প্রাণী, তারা নড়া চড়াও করতে পারে আবার গাছের নত তাদের গায়ে সবুজ ক্লোরোফিলও আছে। বুধের এই গাছগুলি তাদেরই অনুরূপ কোনো কিছু বলে আমার মনে হচ্ছে। এখানে তাদের আকার অবশ্য অনেক বড়। পৃথিবীতে এটা কল্পনাও করা বায় না।

ষ্ঠাইন তারপর ঘন জঙ্গলের ভেতর দিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হতে বল্লে, —খুব সাবধানে সঙ্গে এস। প্রথম চোটেই বৃধ যে রকম বিস্তায়ের নমুনা দেখিয়েছে তাতে এখানে কোন্মুহুর্ত্তে কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না।

কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যান্ত কিছুই তেমন ঘটল না। কাদার মধ্যে পা ভূবিয়ে ঘন জঙ্গল কোথাও হাতদিয়ে সরিয়ে চলতে যা একটু কন্ত হচ্ছে। কিন্তু সেই এক ধরণের জীবন্ত গাছ ছাড়া আর কোথাও কিছু চোণে পড়ে না।

বুধে কি এই গাছ ছাড়া আর কোন রকম প্রাণী নেই! কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব। দেখতে দেখতে যে উচু চিবিটার ওপর তাদের জাহাজ পড়েছিল তার কিনারে তার। এসে পড়ল।

এখন এগুতে গেলে নীচে নামতে হয়। নামবে কিনা বিবেচনা করছে, এমন সময় এল বৃষ্টি!

বুধের বৃষ্টি যে কি প্রচণ্ড হতে পারে তার। কল্পনাতেও এতক্ষণ যুখাতে পারে নি। আকাশ ভেঙে পড়া কথাটা বুঝি এই খানেই খাটে। তাও আবার হঠাং। বলা নেই ক্ওয়া নেই, একেবারে আচমকা আকাশের বিশাল একটা গামলাকে যেন উরুড় করে ঢেলে দিলে।

গায়ে তুর্ভেজ মুখোসওলা পোষাক কিন্তু তবু জলের তোড়েই তাদের মাটির ওপর যেন আছড়ে ফেলে দিতে চায়। কোথাও যে আশ্রয় নেবে এমন জায়গাও নেই। বুধের গাছ আশ্রয় দেবার মন্ত নয়।

বিপদের ওপর বিপদ। হাউই জাহাজের দিকে ফেরার উপায়ও বুঝি নেই। একে বুধের আকাশে আলো নেই বল্লেই হয়, তারপর বৃষ্টিতে চারিদিক একেবারে অন্ধকার হয়ে গেছে। তাদের মুখোসেই কাঁচে জল লোগে এমন অবস্থা হয়েছে যে তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টিই চলে না। ছজনে কাছাকাছি থাকাই একটা সমস্তা। একজন একটু এগুলে কাঁচের জল মুছেও আর দেখা যায় না। বৃষ্টির দারুণ শব্দের মধ্যে ডেকে সাড়া পাবার ও উপায় নেই।



ফাস্কন, ১৩৪৪

মিনিট দশেকের মধ্যেও সৃষ্টি না থানাতে সমর রীতিমত ভয় পেয়ে উঠল। ছ'তিনবার বৃষ্টির মধ্যে এদিক ওদিক ঘুরে ইতিমধ্যে তার একেবারে দিক ভুল হয়ে গেছে। হাউই জাহাজ যে কোন দিকে হতে পারে কোন ধারণাই তার নেই। পৃথিবীর জঙ্গলেই পথ হারিয়ে কত জনের মৃত্যুর গল্প সে শুনেছে, শেষে বুধে সেই অবস্থা তার হবে নাকি!

ষ্টাইন এরি ভেতর কোন রকমে একদিকে এগুবার চেষ্টা করছিল। সমর চেষ্টা করছিল যথাসম্ভব তার কাছাকাছি থাকবার! এখন ষ্টাইনের সঙ্গও তার একান্ত কাম্য। যত বড় শক্রই হোক এসময়ে পৃথিবীর একজনকৈ কাছে পাওয়া তার কাছে পরম সৌভাগ্য।

কিন্তু বৃষ্টি কি সত্যিই থামবেনা! কাদা জল এর মধ্যেই তাদের হাঁটু ছাড়িয়ে উঠেছে। টিবির ওপরে যথন এই অবস্থা, তথন নীচে নামলে কি তুরবস্থা না তাদের হ'ত।



যে জীবটী বৃদ্ধির ভেতর দিয়ে

এই কাদা জল ঠেলে তারা কতক্ষণে জাহাজে পৌছোবে,—পৌছোতে পারবে কি।

সমরের কাণ মুখোমের মধ্যেই হঠাং
খাড়া হয়ে উঠল। এ আবার কিসের শব্দ!
জলের ত নয়। ঝাপসা কাঁচ মুছে বৃষ্টির
ভেতর চারিদিকে সে দেখবার চেষ্টা
করলে—কিছুই দেখতে পেলনা। শব্দটা
কিন্তু ক্রমশই কাছে আসছে,—ইউরোপের
নানা জায়গায় যে হাওয়া জাঁতা আছে
শব্দটা যেন অনেকটা তার মত!

কোন রকম জানোয়ার কি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে! বুধের জানোয়ার কি অদৃশ্য!

না অদৃশ্য মোটেই নয়। হঠাৎ আকাশে চোথ তুলতেই সমর ভয়ে বিশ্বয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। ছোটখাট হুটি সামিয়ানার মত

ডানা নেড়ে লম্বা বীভৎস দাঁতাল মুখ সামনে বাড়িয়ে যে জীবটি বৃষ্টির ভেতর দিয়ে উড়ে আসছে তাদের দিকে, অতি বড় হঃস্বপ্নেও তেমন জীব সে কল্পনা করে নি।



ফাস্কুন, ১৩৪৪

নিজেকে বাঁচাতে সমর কাদা-জলের ওপরেই সভয়ে বসে পড়ল হাতের অস্তুটি সজোরে চেপে ধরে। কিন্তু অস্ত্র ব্যবহার তাকে করতে হ'ল না। গরুড়ের মাসতুত ভাইটি তাকে নিশ্চয় দেখতে পায়নি, তার মাধায় ওপর দিয়ে উড়ে বৃষ্টি ভেতর সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হাঁফ ছেড়ে উঠে সমর ষ্টাইনের দিকে ফিরে তাকাল। কোথায় ষ্টাইন গ

সমর বাস্ত হয়ে এগিয়ে গেল আর একটু। কই তবুও স্থাইনের দেখা নেই। এরি মধ্যে কোণায় সে অদৃশ্য হয়ে গেল!

পোষকের ভেতর সমর তখন রীতিমত ঘেমে উঠেছে ভয়ে।

(ক্রেমশঃ)

# বাসন্তিকা

#### শ্রীভবদেব চঙ্গ্র কর

এলো বাসন্থিকা!
ভালেতে তাহার আঁকা বিজয় টীকা।
চোখেতে কোমল দিঠি, মুখেতে হাসি,
কবরী ভরিয়া দোলে কামিনী রাশি;
আঁচলে বকুল বেলা, পলাশ রাঙা—
চাঁপার কয়টী কুঁড়ি আধেক ভাঙা!
তুহিন্ শীতের শেষে দিয়াছে দেখা,

প্রিয় বাসস্তিকা॥
মৌমাছি তাই নাচে ফুলের বৃকে,
কৃষ্ণচূড়ার তাই হাসি যে মূখে।

হাস্তুহানা আঁথি মেলিল স্থংখ, নাচিছে ছোট্ট টুনি তাদেরে দেখে!

প্রজ্ঞাপতি হোথা আজি ফুলের বনে,
সুখেতে খেলিছে খেলা ভোমরা সনে।
চঞ্চল কিশলয়! মলয়-কাণে
সহকার মঞ্জরী আকুল প্রাণে,
কহিল গানে;
"পেয়েছি তাহার প্রিয় আজিকে দেখা,
মোর বাসন্থিকা!"



# এক্সিসোদের দেশে

### –দেবাশীষ সেনগুপ্ত–

"তারপর ?"

"তারপর আর কি!—কুকুরের গাড়ী চড়ে কিন্তু আবার গাঁয়ে ফিরে এলে।"

তবু রীণুর তৃপ্তি হয় না। এ গল্প শেষ না হলেই যেন ছিলে। ভাল। এমন সুন্দর উপকথাটী এমন চমংকার ছেলেটী.....সব শেষ হয়ে গেলো।

বাবা মা ঘুমিয়ে পড়লেন আন্তে আন্তে। ঘুমন্ত ভাই বোনদের দিকে চেয়ে চেয়ে রীণু ভাবে ছোট এস্কিমোটীর কথা.... সাহসী ছেলে কীশুর কথা। ভাবে তাদের কথা—যাদের দেশে বছরে ছ মাস নেই সূর্য্যের আলো যেখানে নেই আইন কান্তন. নেই যুদ্ধ কলহ, আছে শুধু শান্তি—পূর্ণশান্তি... আর আছে মান্ত্রের গুণাবলী—দয়া মায়া স্বেহ শ্রদ্ধা ভক্তি!

কী অপরপ! ছোট্ট একখানি গুহার মত ঘর—তা'তে বাস করছে কত লোক—কত পরিবার! কিন্তু এ প্রশ্ন কারও মনে জাগছে না—ও কেন বেশী জায়গা দখল করলো—আমার তৈরী ঘরে ও কেন এলো!

এলো ঘুম—ঘুম এলো! অলস আবেশমাখান হাতহটী দিয়ে রীণু লেপ খানা চেপে ধরলো গায়ের উপরে। ওঃ কি শীত!

কে ?

মাঝরাত্রে রীণুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। কে যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে;—পীতাভ তামাটে রং তার, একখানা পুরু ঘন লোমশ পশুচর্ম তার পরিধেয়। নীচে আরও উ কি মারছে চামড়ার কি কি পোযাক সব!

চিনতে রীণুর আর কট হয়না। এ যে কীশু। এস্কিমো কীশু।



하지지, ১088

"কি চাও গো ?"—আনন্দে জিজ্ঞাসা করে ও।

কিন্তু সে কি বুঝতে পারে ওর ভাষা! হাবে ভাবে সে জানায় ওকে নিমন্ত্রণ—ওদের দেশে—এক্ষিমোদের দেশে।

চির আকাঞ্ছিত মুহূর্ত্ত ওর সামনে। রীণু আর দেরী করতে চায় না। কিন্তু সেখানে যে বড়ভ শীত! তাইতো শোনা যায়। এ পোযাকে তো—

কীশু যেন বুঝতে পারে ওর মনের কথা। নীরবে সে তুলে দেয় ওর হাতে একপ্রস্থ পোষাক।—হাঁসের চামড়ার জামা, তুটো পায়জামা—একটা শীলমাছের চামড়ার—লোমশ দিকটা ভিতরে; আর একটা ওদেশীয় হরিণের চামড়ার—লোমশ দিকটা বাইরে এর। একটা লম্বা জামা—ভাল্ল কের চামড়ার।

সর্বনশেষে এই পোষাকটি পরলে রীণু। ছেঁড়া ফুটবলের ব্লাডারের মত জামার সঙ্গে টুপির মত একটা পোষাক—মাথাটাও ঢেকে ফেললে। নাঃ! রীণুকে আর চেনাই যায় না!

ওমা ! জুতো আর দস্তানার মত ও কি ছুটো—ওগুলোও যে পরতে হবে।

ব্যাস !.....চল !....

একি ! একি যাত্ব ভেন্ধী ?...এই তো ওরা এসে পড়েছে। ওই তো দেখা যায় এক্সিমোদের ছোট্ট গাঁ খানা। চারিদিকে আবছা আবছা অন্ধকার ! সূর্য্য নেই আলোর ডেজ নেই । ধুসর ম্লান আলোয় যেন পথ চেনা ত্বন্ধর।

কিন্তু কীশুর তৎপরতা সভিটে দেখবার মত। দ্বিধাহীন পদে ও এগিয়ে চলেছে কতকগুলো গোল গোল মাটীর ঢিবির দিকে।.....হঠাৎ একটা ঢিপির সামনে এসে ওদের যাত্রাপথ শেষ হয়। একটা অন্ধকার বাতাসহীন স্কুড়ঙ্গের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে যাবার জন্মে কীশু ইঙ্গিত করে রীণূকে।

ওরা এসে উপস্থিত হয় কীশুর বাড়ী বা স্বিগল্প তে। রীণু লক্ষ্য করে দেখলে— একথানা গুহার মত ঘর—বৈশ বড় আব গোল অর্দ্ধেকটা মাটীর নীচে অর্দ্ধেকটা মাটীর উপরে। দেওয়ালগুলো পাথরের মাটী ঘাস শ্যাওলা ইত্যাদি দিয়ে ভর্ত্তি করা করা।

সনচেয়ে আশ্চর্য্য হ'ল রীণু ঘরের আলোটা দেখে। একরকম নরম পাথর থেকে কাটা বড় বাটীর মতো একটা পাত্র তিমি আর শীলের চর্বিতে ভরা তার ভিতরে একটা লম্বা সল্তে, মুখটা জ্বলছে ঠিক আমাদের দেশের প্রদীপের মতো। আবও অবাক কাণ্ড! বাতিটা উন্নুনেরও কান্ধ করছে।—কীশুর মা ওর উপরে মাংস আর কি কি সব যেন সিদ্ধ করছেন।

হঠাৎ একখানা ভল্লকের মাংসের টুকরো আর একটা বরফ জমা মাছ কাঁচা খেতে খেতে



দূরের আলো দেবাশীষ সেনগুপ্ত

কীশু প্রমাণ করে দিলে যে সেদ্ধ না করেও ওগুলো খাওয়া চলে—আর সকলে থায়ও!

রীণু চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলে।।

ঘরের এককোণে বসে কীশুর বোন কতকগুলো হাঁসের চামড়া জুড়ে জুড়ে একটা জামা সেলাই করছে। ওর সুঁচটা কোনও পাখীর পাতলা হাড়ের আর স্থতো—পশুর শুকনো নাড়ীভূড়ি।

মেজের উপর একটা প্রকাণ্ড শীল মাছ পড়ে—খানিকটা ছাল ছাড়ানো...একটু আগে কীশুর মা কয়েক খণ্ড কেটে নিয়ে গেছেন।

অক্সপাশে কীশুর বাবা তিমির মেরুদণ্ডের ধরুকাকৃতি প্রকাণ্ড হাড় এবং শেয়ালের চামড়া পাকান নাড়ী দিয়ে একখানা ধরুক তৈরী করছেন আর মাঝে মাঝে পাশের মাটীর পাত্র থেকে শিলের মাংসটুকরে। তুলে নিয়ে মুখে ফেলছেন। আঁটসাঁট পোষাক পরা বেঁটে চেহারায় তাকে দেখাছে—যেন ঠিক একটা ভাল্লক!

অন্ত একদিকে শুধু জলচারী ও স্থলচারী পশুপক্ষীদের হাড় দিয়ে তৈরী করা একখানা উচু পালস্ক। কীশু সেইদিকে চেয়ে কি ইঙ্গিত করলে রীণুকে। কৌতুহলী হয়ে রীণু কাছে গিয়ে দেখে—পাথীর পালক বোনা ছোট বড় কতকগুলো থলি পড়ে আছে পালকখানার উপর। বা-রে! হঠাৎ একটা থলি নড়ে উঠলো। বিস্মিত রীণু দেশে থলির বাইরে একটা ছোট মাথা আকুলি বিকৃলি করছে। বেশ মজা তো! তীক্ষণ্টি ফেলে রীণু আরও দেখলে প্রত্যেক থলির মুখেই একটা করে ছোট মাথা।—মাথাটা বাইরে রেখে শিশুদের পাথীর পালকের থলিতে বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

এদিকে শিশুটী কেঁদে জেগে উঠতেই কীশু আর তার বোন ছুটে এলো। তাড়াতাড়ি ওকে থলিশুদ্ধ তুলে নিয়ে ওরা তুজনে কাড়াকাড়ি করে বাচ্চার নাকে নাক ঘষতে সুরু করে দিলে।

এ আবার কি আদর রে বাবা।...রীণু অবাক! ছোট ছেলেকে আদর করতে হলে আমরা তো তার চোথে মুখে গালে চুমোর রাশি ছড়িয়ে দি। কই—নাকে নাক তো ঘসিনা—কেউ ববে এমনও তো কই শোনা যায় নি।

কীশু ওকে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেয়—এই ওদের রীতি।

ি শিশুর থাবার সময় হয়েছে। কীশুর মা একবাটী টুকরো টুকরো বরফ জমা তিমির চর্বি নিয়ে এলো। শিশুকে খাইয়ে অবশিষ্ট যা থাকলো তা সাবাড় করলো কীশু আর



তার বোন। রীণুকে ওরা ছজনেই বার বার অমুরোধ করলে ওদের এই ভোজে অংশ নিতে কিন্তু রীণু প্রাণপণে মাথা নাড়তে নাড়তে দূরে সরে গেলো। মা গো! মামুযে—বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কি করে ওটা খায়—রীণুর ভারী আশ্চর্য্য লাগে! কীশুও আশ্চর্য্য হয় এমন স্থান্দর উপাদেয় খাবারটা রীণুর ভাল লাগলো না। ওদের এই মাংস কেউ অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করতে পারে কী করে—কীশু তা ভেবে পায় না।

মা এসে ছেলেটাকে থলি থেকে বের করে নিলো; ওর পোষাকের পিছনে একটা লোমশ পকেটের মধ্যে রেখে দিয়ে সে কাজ করতে লাগলো। নরীণু বিশ্বিত হয়ে দেখলে— না হাড়ের লহা লহা র্যাকে পোষাক শুকুতে দিছে আর শিশুটা নির্ষিকারভাবে সেই পকেটের মধ্যে বসে আছে মাঝে মাঝে আবার থিল্থিল্ করে আপন মনে হাসছে। অবশ্য আমাদের দেশেও এ দৃশ্য বিরল নয়। দার্জিলিং সিমলা নেপাল কাশ্মীর ইত্যাদি পার্ববত্য অঞ্চলের অধিকাংশ অধিবাসিনীরা বিশেষতঃ যারা শ্রমজীবিনী তারা তাদের শিশুসস্তানদের এমনি পিঠে বেঁধে নিয়ে চলাফেরা করে—নিত্যকার কাজকর্ম করে।

কীশুর বাবার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ধনুকটি বারকতক পরীক্ষা করে সেটা একটা হাড়ের হুকে টাঙ্গিয়ে রে.খ দিলে। তারপর মাস্তে মাস্তে সেই হাড়ের তৈরী পালস্কের উপর শুয়ে পড়লো।

একটি জিনিষ রীণ লক্ষ্য করে দেখলে—ওদের দেশে কাঠ আর লোহার স্থান অধিকার করে আছে জীবজন্তুর হাড়! সবই ওখানে হাড়ের তৈরী।

আরে ! মজা মন্দ নয় তো !! কীশুর মা কীশুর বাবাকে খাইয়ে দিচ্ছে আর সে বেশ আরামের সঙ্গে চক্ষু বুজে মাংস ও চর্বিবগুলো গলাধঃকরণ করে চলেছে !

রীণুর আক্ষেপের সীমারইলোনা। এমন চমংকার দৃশ্যটি তার মা একবার দেখতে পেলেন না!

ওদিকে কীশু বাইরে যাবার জন্মে প্রস্তত। হাতছানি দিয়ে সে ডাকলে রীণুকে।
কুকুরগুলো বিকটরতে ঘেট থেট শব্দ করছে। নেকড়ে বাঘের মত ছ'টা কুকুর একসঙ্গে চামড়া
দিয়ে বাঁধা—ছ'টার পলা থেকে ছ'টা বল্ল। এসে মিশেছে এক জায়গায়।

কুকুরগুলো বোনের হাতে দিয়ে বাইরে বরফের স্তপ খুঁড়ে কীশু বের করলো একখান। হান্ধা গাড়ী—সবটাই হাড়ের তৈরী তার।

গাড়ীখানা কুকুরে জুততে বেশী দেরী লাগে না। কুকুরগুলোর জন্মে কিছু,মাংস সঙ্গে নিয়ে একবার বোনের নাকে নাক ঘেসে সে উঠে পড়ে, রীণুকেও ইঙ্গিত করে তার পাশে উঠে বসতে।



উং! কী জোর চলেছে গাড়ীখানা। চাঁদের আলোয় ধুধু করছে সাদা বরফের বিস্তীর্ণ প্রাস্তর; কোথাও ঢালু কোথাও উ চু;—চড়াই উংরাই সমস্ত অবলীলাক্রমে অভিক্রম করে চলেছে ওরা তু'জানে। রীণুর ভারী ইচ্ছে হয় কীশুর সঙ্গে আলাপ করে। কিন্তু ও যে এক্সিমোদের ভাষাই জানে না। অবশ্য ভাষা জানলেও সরলভাবে ওরা ভাবের আদান প্রাদান করতে পারতো না, কারণ অনেক কথার পরিভাষা—যে সব কথা ওরা ব্যবহার করে না তার প্রতিশব্দ —ওদের ভাষায় নেই! বই খাতা পেন্সিল কলম ট্রাম ষ্টিমার ট্রেণ —এসব ওরা জামেও জানে না—তাই ও সব কথা ওদের ভাষায় ব্যক্ত করবারও উপায় নেই!

কীশুরও হয়তো ইচ্ছে হয় রীণুর সঙ্গে কথা বলবার। হয়তো ভাষা না জানার জন্যে ওরও মনে ত্থের সঞ্চার হয়। উপায় থাকলে হয়তো সেও বলতো কত কথা!—বলতো গ্রীম্মকালে তাদের অভিযান কাহিনী। সুর্য্যের আলো পেয়ে তথন তারা কী ভাবে ঐ 'ঈগলু' ছেড়ে চামড়ায় তৈরী তাবু বা 'তাপিকে' উঠে এসে বসবাস করে। আর বলতো কোথায় কোন্ পাখী কোন্ মাছ চুপিচুপি লুকিয়ে থাকে, গলান বরফের মধ্যে দিয়ে বা তার ছোট্ট 'কয়াক' (নৌকো) এ করে কেমন করে সে কত বিপদ আপদের সন্মুখীন হয়ে তাদের বর্শাবিদ্ধ (হাড়ের তৈরী হারপুণ) করেছে—সেই উত্তেজনাময় শিকার কাহিনী। হসাৎ গাড়ীটা সশব্দে থেমে গেল। আর সে শক্দে শান

ওমা একি! বিছানায় শুয়ে রীণু এই শীতেও বুঝি ঘমে উঠেছে।





# পঞ্চম পরিচ্ছেদ

# গোপীনাথের মহাপ্রস্থান

একদল পাহারাওয়ালা নিয়ে ইন্স্পেক্টার স্থলরবাব যথন মাণিকের সঙ্গে এসে হাজির হলেন, জয়ন্ত তথন অস্থির পদে ফুটপাথের উপরে পায়চারি করছে।

অধীর কঠে সে বললে, "এত দেরি হ'ল কেন স্থলরবাবু ?"

স্থানরবাব তার মাথা-জোড়া ঘর্মাক্ত টাকের উপরে ক্যাল চালনা করতে করতে বললেন "হুম্! দেরি হবে না ? শুনল্ম বাড়ী থানাতল্লাস করতে হবে, উপর ওয়ালার কাছ থেকে হুকুমনামা আনতে হ'ল যে ! ..... কিন্তু ব্যাপার কি জয়ন্ত ? সতি যুই কি তুমি স্থরেনবাবুৰ হত্যাকারীর থোঁজ পেয়েছ ?"

- —"আমার তো তাই বিশ্বাস। অন্তত, যাকে আমরা ধরতে চাই, সে আজ প্রত্নতিক অমলবার্কে খুন করতে উন্নত হয়েছিল।"
- —"হম্। মাণিকের মুথে সব আমি শুনেছি। শুনে মনে হচ্ছে, তুমি আবার এক নতুন রহন্ত-সাগর আবিদ্ধার করেছ! পদ্মরাগ বৃদ্ধ, নক্সা-আঁকা সোনার চাক্তি, একটা চাবি! আমি তো কিছুই বুরতে পারছি না!"

জগন্ত বললে, "এখন ও-সব বোঝাবুঝির চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে আমাকে সাহায়্য করুন। চলুন, ঐ বাড়ীর ভেতরে যাই।"

- —"কিন্তু অপরাধী কি এখনো ওখানে আছে ?"
- —"বশ্বীদের উপরেই আমার সন্দেহ! কিন্তু এবাড়ীর ভেতর খেকে এপনো কোন বশ্বী লোক বাইরে বেরোয় নি। আমি থবর নিয়ে জেনেছি, এখান থেকে বেরুতে গেলে এই সদর দরজা দিয়েই বেরুতে হবে।"
  - —"বেশ, তবে চল।"



এত পাহারাওয়ালা দেখে দারবানের চুই চকু বিশ্বরে ছানাবড়াব নতন হ'য়ে উঠল !

ক্ষাৰ্থীৰ প্রতিষ্ঠিত কর্ম কঠে বললেন, "এই পাছে !"

ক্ষাৰ্থীৰ মুখ্য একটা বেলাম ঠুকে বললে, "আমি পাড়ে এই হুজুৰ, শুক্তি হুজুমান চোৱে !"

— তুরি হত্তমান চোবেই হও, আর জাত্বমান পাড়েই হও, সে কথা আমি জানতে চাই না! আমাদের ভাজাতাতি ওপরে নিমে চবা!— তারপর পাহারাওয়ালাদের নিকে কি:র জ্বরবার্ তুকুন দিলেন, "এই কেপাই! আমার সংক জন-ইয়েক লোক এস, বাকি স্বাই এইখানে পাহারা লাও,—কেউ যেন এই বাড়ীর বাইরে বেডেনা পারে!"

ক্ষান্ত ও মাণিক স্বাইকে নিয়ে একেবারে তেতালায় গিয়ে উঠল। বর্মীদের ঘরের দরজা তথনো ক্যু ছিল। স্কুরবাবুর পান্তার উপরে এক লাধি মারতেই ভিতর থেকে কে দরজা খুলে দিলে।

মুবের ভিতরে চুকে দেখা গেল, চারজন বন্দী বিবর্ণ মুখে দাঁছিয়ে আছে।

হন্দরবাব্ ক্ষক হারে বললেন, "এই মণের বাচ্চারা! দেশ ছেড়ে তোরা কলকাতায় কি করতে একেছিস্?"

একটা লোক ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বললে, "আমগ্রা এখানে ব্যবসা করতে এসেছি।"

-- "ভ্ন্। মাতৃষ মারবার বাবসা ? ওতে জয়য়, এ বেটাদের কোন্টাকে তুমি চাও ?"

বন্দীদের কাছে এগিয়ে এসে জয়স্ত তীক্ষানৃষ্ঠিতে প্রত্যেকের অপাদমন্তক লক্ষ্য ক'রে বললে, "তোমরা ক-জন এখানে থাকো ?"

তার। জবাব দেবার আগেই দারবান হতুমান চোবে বললে, "হজুর, এখানে হুটো ঘর নিয়ে ছ-জন বর্মা থাকে।"

জয়ন্ত বললে, "এরা তো মোটে চারজন দেখছি। আর চ্জন কোধায় :" একজন বন্দী বললে, "আধ্বন্টা আগে তারা বাইরে বেরিয়ে গেছে।"

জয়স্ত চুপিচুপি স্করবার্কে বললে, "এ লোকটা মিছে কথা কইলে। আমি হলপ্ ক'রে বলতে পারি, আজ সকাল থেকে কোন বন্ধী লোক বাড়ীর বাইরে পা বাড়ায় নি।"

কিন্তু অন্ত ঘরে চুকেও বাকি চ্জনের দেখা পাওয়া গেল না। হুন্দরবাবু ফিরে বললেন, "এই জামুমান পাড়ে।"

ঘারবান হাত জোড় ক'রে বললে, "হজুর' আমার নাম হহুমান চোবে!"

- —"ও একই কথা ৷ সকাল থেকে তুমি দেউড়ীতে আছ ?"
- —"হা ছজুর !"
  - —"হন্দন বন্দাকৈ তুমি বাইরে বেতে দেখেছ ?"



### ফান্থন, ১৩৪৪

- —"না হজুর।"
- —"তাহ'লে তারা কি হুদ ক'রে আকাশে উড়ে গেল ?"
- —"বড়ই তাজ্জবের কথা হজুর! আরো তৃজন লোক এ ঘরে থাকে—একজন ভয়ানক ঢ্যাঙা, আর একজন ভয়ানক বেঁটে!

মাণিক জয়স্তের কাণে কাণে বললে, "চ্যান্ আর ইন্-এর চেহারার সঙ্গে মিলে যাচেছ।" জয়স্ত কেবল বললে, "হঁ।"

ফুলরবার বললেন, "জয়ন্ত, এখন আমাদের কি করা উচিত ?"

জয়ন্ত বললে, "সেই চাক্তি আর চাবি থোঁজ। যদিও ও-ছটো জিনিষ থ্ব-সম্ভব সেই অদৃশ্য লোক-ছটোর সংক্ষই আছে, তবু একবার এই ঘরতটো খুঁজে দেখা যাক।"

খানাতল্লাস স্থক হ'ল। ছটো ঘরের "সমস্ত ওলট্-পালট ক'রে, এমন-কি বিছানার বালিস পর্যান্ত ছিঁড়ে খুঁজে দেখা হ'ল, কিন্তু চাবি আর চাক্তি পাওয়া গেল না।

ঘর থেকে বাইরে এসে স্থন্ধরবার্ বললেন, "সে মগছটো তাহ'লে বাড়ীর অন্ত-কোথাও লুকিয়ে আছে। এই জাম্মান---"

- -- "হজুর, হতুমান--"
- --- "না, আমি তোমাকে জাম্বুমান ব'লেই ডাক্ব! বারান্দার ওপাশের ঐ ঘরে কে থাকে ?"
- —"একজন মান্ত্রাজী সদাগর।"
- "আচ্ছা, আগে ঐ ঘরথানাই দেখা যাক্। এস জয়স্ত! এই সেপাই, হঁসিয়ার! মগের বাচ্ছাগুলো যেন স'রে না পড়ে।"

বারান্দার ওপাশের ঘরের দরজাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল, স্থন্দরবাব্র ধাকাধাকিতেও কেউ খুলে দিলে না।

জয়ত্ত হুপোলে, "হনুমান চোবে, এ ঘবে যে মাদ্রাজী থাকে তার নাম জানে৷ ?"

— "জানি হজুর! গোপীন'থ নায়ড়।"

স্থলরবার হাঁকলেন, "গোপীনাথ! গোপীনাথ!"

কোন সাড়া নেই।

স্বারবান একটু আশ্চর্য্য হয়ে বললে, "গোপীনাথবাবু তো খুব ভোরে ওঠেন, তবে এখনো দয়জা বন্ধ কেন ;"

স্থানর পানার পদ্যুগল ব্যবহার করলেন, চার-পাঁচবার লাথি মারবার পরেই খিল ভেঙে দড়াম্ ক'রে দরজার পালাত্টো খুলে গেল!

হুড়মুড়্ক'রে ঘরের ভিতরে ঢ়কেই স্করবার্ সবিশ্বয়ে 'হুম্' ব'লে চীৎকার ক'রে বেগে আবার পিছিয়ে এলেন।



भागिक वनतन, "कि र'न ञ्चनत्रवात, कि र्'न ?"

স্নরবাবু আবার বললেন, "হম্!"

জয়ন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে ঢুকেই যে দৃশ্য দেখলে, তা ভয়াবহ!

দরজার ঠিক সামনেই মেঝের উপরে চিং হয়ে চারিদিকে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে একটা লম্বা চওড়া মাদ্রাজী,—তার বৃকের উপরে আমূলবিদ্ধ একখানা মন্ত ছোরা! এবং ক্ষত দিয়ে তখনও রক্তস্রোত বেরিয়ে আসছে !

ষারবান বিহবল স্বরে ডাকলে, "গোপীনাথবাবু, গোপীনাথবাবু!"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "গোপীনাথবাৰু এ-জীবনে আর কথা কইবে না!"

ফুল্মরবার বললেন, "গোপীনাথকে এখনি কেউ খুন করেছে! সাবধান, খুনী ঘরের ভিতরেই আছে, কারণ দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল !"

জয়ন্ত ঘরের চতুদ্দিকে একবার চোথ বুলিয়ে নিয়ে বললে, "জান্লার দিকে চেয়ে দেখুন। খুনী পালিয়েছে!"

একটা খোলা জান্লার হুটো লোহার গরাদে হুমডে ফাঁক্ হয়ে রয়েছে !

জান্লায় কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে স্তন্তবাৰু বললেন, "বাপ্! গায়ে কত জোর থাকলে এমন লোহার গরাদে তারের মতন তুমড়ে ফাঁকে ক'রে পালানো যায় ?"

মাণিক বললে, "এ চ্যান্ ছাড়। আর কেউ নয়! কিন্তু চ্যান্ এই গোপীনাথ-বেচারাকে খুন করলে কেন?" স্থলরবার এদিকে-ওদিকে অঙ্গুলীনিদেশ ক'রে বললেন, "দেথ মাণিক, ঘরের সমস্ত জিনিষ লণ্ডভও! যেন কেউ এথানে মালপত্তর উপ্টেপাণ্টে কিছু খুঁজেছিল !"

ঘরের সর্ব্বদ্রই রাশি রাশি চটিজুতো, কাঠের পুতুল, 'ল্যাকারে'র কৌটো প্রভৃতি ছণ্ডানো রয়েছে ! মাণিক বললে, "দেখছি, সমন্ত জিনিষ্ট বন্ধায় তৈরি! গোপীনাথ কি বন্ধা থেকেই এগুলো আনিয়ে ব্যবসা করত ?"

দারবান বললে, "হা বাবুজী!"

হুন্দরবার বিরক্ত কর্তে বললেন, "আবার দেখছি একটা নতুন মামলা থাড়ে চাপল। যাই উপর-অলাদের কাছে থবর পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে আসি গে !"

স্বন্ধবাবু বাইরে গেলেন। মাণিক বললে, "জয়, তুমি বোবা হয়ে কি ভাবছ বল দেখি ?"

জয়স্ত তুই হাতের ভিতরে মাগা রেথে একখানা bেয়ারের উপরে ব'সেছিল। সে মুখ তুলে বললে, "মাণিক, আমি মনে মনে আঁক কষ্ছিলুম। ছই আর ছই যোগ দিয়ে দেথলুম, চার হয়।"

- —"অর্থাৎ ?"
- —"মন দিয়ে আমার কথা শোনো। আমার কথা সত্য হওয়া উচিত। নইলে গোপীনাথের মৃত্যুর কোন অর্থই হয় না। এই যে গোপীনাথবাবু, যিনি এইমাত্র স্বর্গারোহণ করেছেন, এঁর ব্যবদা ছিল ব্রহ্মদেশ



ফাৰ্মন, ১৩৪৪

থেকে মাল আমলানি করা। অতএব ধ'রে নেওয়া যাক্, গোপীনাথ নিজেও অনেকবার বর্ষায় গিয়েছে, আর র্ম্মী ভাষাও তার অজ্ঞানা নয়। গোপীনাথ হঠাৎ একদিন এই থরে ব'সে দেখলে যে, একদল বন্ধা লোক সাম্নের ঐ ঘর ত্থানা ভাড়া নিলে। কলকাতার এই পাড়ায় এটা খ্ব স্বাভাবিক নয়। তারপর সে দেখলে বর্মীদের হাবভাব রহস্তময়। তারা কোন কাজ করে না, কেবল রাস্তার ওপাশে অমলবাব্র বাড়ীর দিকে নজর রাথে, আর বর্মী ভাষায় কি পরামর্শ করে! গোপীনাথও তথন কৌতৃহলী হয়ে ভাদের উপরে আড়ি পাজলে, তাদের গুপুরুষণা জেনে ফেললে! তখন সেও তাদের উপরে—মার অমলবাব্র বাড়ীর উপরে পাহারা দিতে লাগল। কাল রাজের সমন্ত ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখেছিল। আমার পকেটে যে চাক্তি আর চাবি আছে, গোপীনাথ তা জানত। চ্যান্ আর ইন্ কোপোনী আজ সকালে ভয়ে আমাদের আক্রমণ করতে পারে নি বটে, কিন্ত গোপীনাথ তাজানত। চ্যান্ মাহদী, এমন স্ব্যোগ সে ছাড়লে না। সে মারলে আমাকে গান্ধা, আমি প'ড়ে প্রায় অজ্ঞান হয়ে এল্লুম, সেই ফাঁকে গোপীনাথ আমার চাক্তি আর চাবির অধিকারী হ'ল। কিন্তু তার ত্রগ্যাক্রমে উপরের বারান্দা থেকে চ্যান্ আর ইন্ কোম্পানীর কেউ সেই দৃষ্টা দেখে ফেললে। তারই ফলে গোপীনাথকে এখন ইহলোক ত্যাগ করতে হয়েছে! মাণিক, আমি কি অন্ধ কমতে ভল করেছি বলে মনে কর স্ব

ইতিমধ্যে কথন স্থানবার আবার ঘরের ভিতরে এসে চুকেছেন এবং জয়ন্তের কথা কিছু-কিছু শুনেছেন! তিনি বললেন, "না জয়ন্ত ! তুমি তো অন্ধ কষ্ছ না, তুমি কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ তৈরি করছ! ছম, ঐ তো হচ্ছে সথের গোয়েন্দাদের বদ্-সভাব! তারা যথন ক্ষিত্ত করে, আসল অশ্রাধী তথন কেলা ফতে ক'রে সরে পড়ে!"

সে কথায় কাণ না দিয়ে মাণিক বললে, "তাহ'লে তোমার মত হচ্ছে, গোপীনাথকে খুন ক'রে চ্যান্ আর ইনু এই ঘর খানাতল্লাস ক'রে চাবি আর চাক্তি নিয়ে ঐ জান্লা দিয়ে অদুশু হয়েছে ?"

জয়স্ত কিছু বললে না, সাম্নের দেয়ালের দিকে ছির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

তার দৃষ্টির অমুসরণ ক'রে মাণিক দেখলে, সাম্নের দেয়ালের গায়ে একথানা বড় 'ব্রমাইড এন্লার্জমেন্ট' ছবি টাঙানো রয়েছে। ছবিথানা মৃত গোপীনাথের কিন্তু উল্টো ক'রে টাঙানো রয়েছে!

মাণিক বললে, "চ্যান্ আর ইন্ দেখছি ছবিখান। নিয়েও টানাটানি করেছিল, তারপব তাড়াতাড়ি উল্টো টাঙিয়ে পালিয়ে গিয়েছে!"

াজয়স্ত'মাথা নেড়ে বললে, "না। তারা যদি ঐ ছবিধানা নামাত তা'হলে আবার ওগানা টাঙিয়ে রেথে যাবার মাথাব্যথা তাদের হ'ত না বোধহয়। দেখ না, ঘরেব যে সব জিনিষ তারা ঘেঁটেছে, কোনটাই গুছিয়ে রেথে যায় নি।"

# —"তবে ?"

স্করবার বললেন, "আমার মাথা আর মুণ্টু! এখন উপ্টো আর সোজা ছবি নিয়ে গোলগাল করবার সময় নয়, আমাকে কাজ করতে দাও!



জয়ন্ত বললে, "এ হচ্ছে সম্ভবত গোপীনাথেরই কাজ! সে ছবিখানা নামিয়ে আবার খুব তাড়াতাড়ি টাঙিয়ে রেখেছিল, সোজা হ'ল কি উণ্টে। হ'ল সেটা দেখবার সময় আর পায় নি।"

- —"কিন্তু তার এতটা তাড়াতাড়ির কারণ কি ?"
- "ছবিথানা আর একবার নামালেই হয়তো কারণ বোঝা যাবে!"— এই ব'লে জয়ন্ত উঠে গিয়ে ছবিথানা দেয়াল থেকে নামিয়ে নিলে। তারপর সেথানা উল্টে দেখলে, ছবির পিছনে পিচ্বোর্ডের এক জায়গা উচ্ হয়ে আছে এবং হটো কাঁটা-পেরেকও তুলে ফেলা হয়েছে!

জয়স্থ পিচ্বোর্ড কাঁক্ ক'রে ভিতরে আঙুল চালিয়ে দিয়ে টেনে বার করলে, একটা চাবি ও একখানা সোনার চাক্তি!

মাণিক ও স্থলরবাবুর দৃষ্টি এংকবারে চমৎকৃত!

জয়ন্ত খুসি কঠে বললে, "চাবি আর চাক্তি চুরি ক'রে গোপীনাথ ঘরে এসে চুকল। তাড়াতাড়ি জিনিয় ছটো ছবির পিছনে চুকিয়ে রেথে দিলে। এমন সমযে চ্যান্ আর ইনের প্রবেশ। গোপীনাথ বধ। খুনীরা থানাতল্লাসিতে প্রবৃত্ত। সদলবলে আমাদের পুনরাগমন। জান্লা-পথে চ্যান্ আর ইনের পলায়ন। ফলরবাবু, দেথছেন, কল্পনার আকাশে মেঘের প্রাসাদ সব সময়ে ব্যর্থ হয় না ? আলেকজালার একেবারেই পৃথিবী জয় করেন নি, প্রথমে তিনি কল্পনাতেই পৃথিবী-জয়ের উপ।য় ছির করেছি লন! যার কল্পনাশক্তি নেই ছনিয়য় তার পরাজয় পদে পদে!"

স্থাৰ বললেন, "দৈবগতিকে যথন জিতে গেছ, তথন ছ'কথা শুনিয়ে দাও ভালা, শুনিয়ে দাও! এই জাস্মান পাড়ে—"

- —"হজুর, হমুমান চোবে—"
- —"ও একই কথা! নীচে গোলমাল শুনছি! বোধহয় বড় সায়েব এলেন! তোমরা এখন এখান থেকে চ'লে যাও!"

জয়ন্ত বললে, "আমাদের হারানিধি আবার ফিরে পেয়েছি, আমাদেরও এখানে থাকবার আর দরকার নেই। কিন্তু স্থলন্ববার, যাবার আগে আপনাকে একটা কথা ব'লে যাই। এই মামলাটা আপনি অন্ত ঘাড়ে চাণিয়ে দিয়ে মাস-খানেক ছুটি নিন।"

- --"কেন <u>?</u>"
- "আর আমরা কলকাতায় থাকছি না! এই নাটকের পরের দৃশ্য স্থক হবে একেবারে কাংখাডিয়ার জঙ্গলে, ওঙ্কারধামের ধ্বংসন্ত,পে! আশনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।"

इम्पत्रवाय् वलालन, "हम्।"

ক্ৰমূশঃ



# একটি ঘোড়ার মৃত্যু

जीकावाची अवाद विद्यानावार हि. 1.

শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল সকালবেলায় খবরের কাগজ সহযোগে চা পান করছিলেন; অর্থাৎ খবরের কাগজ পড়ছিলেন ও চায়ের পোয়ালায় চুমুক দিচ্ছিলেন। পাশের জান্লা দিয়ে তাঁর পায়ের কাছে পোষা কুকুরের মত সকাল বেলার মিষ্টি রোদটুকু লুটিয়ে পড়েছে। এমন সময় তাঁর পুরোণো চাকর মুখ কাঁচুমাচু করে এসে দাঁড়ালো এবং গলার স্বরকে যতদূর সম্ভব করুণ করে আর্ত্রমরে বলল, "কর্ত্তাবাবু, সর্বোনাশ হয়েছে!"

কর্ত্তাবাবু খবরের কাগজটা থেকে মুখ ভুলে তা'র দিকে চাইলেন, চশমাটাকে ঠেলে ভূল্লেন কপালের ওপর এবং পরিশেবে কইনই করে তা'র দিকে চাইলেন। অর্থাং কি হয়েছে ভূমিকা ছেড়ে বল্।

খানিক ইতস্ততঃ করে চাকর বল্ল, "হুজুর । এই মাত্রোর থান। থেকে খবর আন্লুম—বোপদেব মারা গেছে।"

"কি ?" ভূমিকম্পের পাহাড়ের মত শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল কাঁপ্তে লাগলেন সম্মিলিত ক্রোধ এবং উত্তেজনার বশে! "কি বল্লি ?—বোপু মরে গেছে ?" আর তারপরে যা হল তা বর্ণনা করা যথেষ্ট শক্ত। তিনি চায়ের পেয়ালাটা ছুঁড়লেন চাকরের উদ্দেশে, অর্থাৎ বোপদেবের মৃত্যুর কারণ সে যেন নিজে। কিন্তু বুদ্ধিমান চাকর একটা অঘটনের ভয়ে বহু আগেই সরে পড়েছিল! "তারপর চেয়ার উন্টুলো, টেবল ভাঙ্গল, খবরের কাগজ ছিঁড়ল এবং মিনিট দশেকের মধ্যেই সমস্ত পাড়াটা জান্তে পারল এই বোপদেবের মৃত্যুর হৃদয় বিদারক খবর।

একটি ঘোড়ার মৃত্যু শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চটোপাধ্যায়

বোপদেব কর্ত্তাবাবুর আদ্রের ঘোড়া।

এই স্বটনের যথার্থ কারণ জানতে হলে আমাদের সনেকটা পেছিয়ে যেতে হবে;

গ্রামটির নাম চন্দনপুর। এখানে অবস্থাপন বাসিন্দাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল এবং নিতাধন লাহিটী। কেটই কাকর আঁচ সহ্য কর্তে পারেন না এবং ছ'জনেই পরস্পরের নিন্দে করতে পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন! প্রত্যেকে সুযোগ পেলেই তা'র বিপক্ষকে নিজের চেয়ে ছোট বলৈ প্রমাণ করেন।

ঠিক মাস সাতেক আগে চন্দনপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে নন্দনপুরে একটা প্রকাণ্ড মেলা বসে। আশেপাশের গ্রাম এই মেলার জন্মে চঞ্চল হয়ে উঠল। ঘনশাম ও নিতাধন শুন্লেন সেই মেলার কথা আর এমনই ছুর্ভাগ্য ছু'জনে ঠিক একই দিনে মেলা দেখুতে বেরুলেন।

তুপুর তথন বারোটা। ঘনশ্যাম স্নান করে ভাত থেয়ে পান চিরুতে চিরুতে নিজের অতি আদরের ঘোড়া বোপদেবের পিঠে চেপে বসলেন ও মাথার ওপর একটি ছাতি খুলে যাত্রা স্থক করলেন। প্রায় মারা পথে হঠাং তাঁর সঙ্গে নিত্যধনের দেখা, তিনিও চলেছেন মেলায়, তবে পায়ে হেঁটে—কারণ বোপদেবের মত ঘোড়া তাঁব নেই; তবে তাঁর ছটো গরু ও একটা বলদ আছে এবং বলদটিকে তিনি মাণিক বলে ডাকেন। ঘনশ্যামের এই ঘোড়ার জন্মে যথেষ্ট গর্মন এবং ঘোটকহীন নিত্যধনের চেয়ে তিনি যে ধনে এবং মানে বড় প্রায়ই সেকথা তিনি ঘোষণা করে থাকেন। আজ এই রকম অবস্থায় নিত্যধনকে দেখে তিনি একটু মুচ্কি হাস্লেন ও খোঁচা দিয়ে বল্লেন, "কি হে ভায়া! বলি তোমার মাণিকের কি হল গতাঁর পিঠে চড়লেই তো পারতে!

এই খোঁচায় নিত্যধনের সর্বাঙ্গ রী রী করে জলে উঠল এবং সেটাকে সম্পূর্ণ হজম করতে না পারায় তিনি মুখটাকে কুঁচকে এবং আধ হাত পরিমাণ জিব ব'ার করে তা'র মৌন প্রাকৃত্তর জানালেন। ঘোড়ার পিঠে বসে ছাতাটাকে বন্ধ করে ঘনশ্যাম ছ'হাতের সংযোগে একটি নিখুঁত বক দেখালেন!

নিতাধনের আজ এই মেলায় আসার একটা গুপু কারণ ছিল। সত্যি বটে তাঁর ঘনশামের মত ঘোড়া নেই কিন্তু একটা প্রান তাঁর মাথায় এসেছে যাতে অতি সহজেই তিনি ঘনশামকে পরাস্ত করতে পার্বেন।—প্রানটা আর কিছু নয় সেবার কোলকাতায় এসে তিনি কোনও দোকান থেকে তাঁর মাপের একটি স্বট কিনে আনেন এবং একটি সোলার হাটও বাদ দেন নি সেই সঙ্গে। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে বিছানার ভেতর করে সোলার টুপিটা আনায়



ফান্তুন, ১**৩**88

তেব্ড়ে গিয়ে ট্পির টুপির আর ছিল না। আজ তিনি তাই মেলায় চলেছেন, যদি সেথানে সোলার টুপি পাওয়া যায়। এই টুপি হলেই তিনি নিথুঁত সাহেব হয়ে চন্দনপুরকে তোলপাড় করে ছাড়বেন এবং পরাজিত ঘনশ্যামের মুখ যে আরও গোলাকার হয়ে উঠ্বে তা'তে সন্দেহ নেই।

নিতাধন যথন মেলায় এসে পৌঁছলেন তথন প্রায় বিকেল। অনেক লোক এসেছে আর চারিদিক গম্গম্ করে উঠেছে সেই ভীড়ে। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ তিনি পুলকিত হয়ে উঠ্লেন—সাম্নেই একটা ট্পির দোকান! ভালো দেখে একটা ট্পি পছন্দ করে তিনি জিগ্গেস কর্লেন, "দাম কত হে গ"

"আজে আডাই টাকা।"

"অঁয়া, আড়াই টাকা ? বল কি ? একটাকায় হবে ?" দোকানদার ভালো করে নিভাধনকে দেখল তারপর পাশের কুমোরের দোকানটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বল্ল, যান্বাবু ওই দোকানে। ছ'পোয়সায় একটা হাঁড়ি মিলবে—মাথায় দেওয়াও যা'বে, চিড়ে ভিভিজবে!

নিতাধন এই অপমানে রেগে টং হ'য়ে উঠলেন এবং অন্য টপির দোকানের খোঁজে সশব্দে সে জায়গা ভাগ করলেন।

ঘনশাম মণ্ডল অনেক আগেই সেই মেলায় এসে পৌছেছিলেন। ঘোড়াটাকে কাছের একটা গাছে বেঁধে রেখে তিনিও মেলার ভেত্র ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন।

এদিকে হয়েছে কি হারু বাগদি ঠিক সেই দিনই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিল। পকেট-কাটার অভিযোগে এই নিয়ে সে পঞ্চমবার জেল থেটেছে! হাতে তার পয়সা কড়ি কিছুই নেই। তাই সে-ও আজ এই মেলায় এসেছে যদি 'সং' উপায়ে সে কিছু রোজকার কর্তে পারে। কিন্তু লোকগুলো যেন বেজায় চালাক হয়ে গিয়েছে! কিছুতেই সে স্বিধে কর্তে না পেরে একটা গাছের তলায় এসে বসল। এই গাছটাতে ঘনশ্যাম বোপদেবকে বেঁধে মেলা দেখতে গিয়েছেন। খানিক এদিক ওদিক চেয়ে হারু বাগদি হঠাৎ লাফিয়ে উঠল এবং চীৎকার করে বলে চল্ল "খুব শোস্তায় ঘোড়া যাচ্ছে বাবু। ছো-টাকা—ছো-টাকা…।" মেলায় অনেক রকম জীব-জন্ত বিক্রী হচ্ছিল তাই এই ঘোড়া বিক্রীর ব্যাপারটা মোটেই বে-মানান হল না!

নিত্যধন আর টুপির দোকানের খোঁজ না পেয়ে ক্ষুণ্ন মনে ফিরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ ঘোড়ার এই স্থলভ মূল্য শুনে লাফিয়ে উঠলেন ও হারুর কাছে এসে ঘোড়াটাকে কেন্বার ইচ্ছে প্রকাশ কর্লেন। একটি ঘোড়ার মৃত্যু শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়



कासन, 2088

হারু বল্ল, "কি রে ? শেহাওয়ার মত উড়্বি ? বাবু, এ পোকীরাজের বাচচা ছো-টাকা, ছো-টাকা।"

খোড়াটা চিঁহি হি করে হারুর কথার যেন সমর্থন করল এবং নিত্যধন আর বাক্যবায় না করে ছ'টাকায় ঘোড়াটাকে কিনে ফেললেন।

টাকাগুলো হারু বেশ করে গুণে নিল। তারপর একটা সবিনয় নমস্কার জানালো, এবং ছ'বার নাগোর দোলায় চেপে পরিশেয়ে নির্বিদ্নে মেলা পরিত্যাগ কর্ল।

এদিকে হয়েছে কি ঘনশ্যাম নিজের ঘোড়া নিতে এসে দেখেন সেটা নেই, এবং কিছু দূরেই দেখলেন নিত্যধন তাঁ'রই ঘোড়ায় চেপে তাঁকে বক দেখাচ্ছেন!

তারপর যা হল তা আর নাই লিখলুম! ঘটনাস্থলে পুলিশ এলো, ঘোড়াটাকে তারাই নিয়ে গেল এবং এই সাতমাস ধরে নিত্যধন আর ঘনশ্যাম পরস্পরের বিরুদ্ধে মাম্লা করে দিন কাটাচ্ছিলেন।

আর সেই অত তুঃখের ঘোড়াটাই কিনা আজ মারা গেল! ঘনশামের কারা পেল!

• কিন্তু তখনও তাঁর তুর্ভাগ্য শেষ হয় নি! খানিক পরেই চিঠি এলো যে শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম মণ্ডল মাম্লায় গতকাল জিতেছেন; প্রামাণ হয়েছে ঘোড়াটা তাঁরই। এবং আরও খানিক বাদে পুলিশ অফিস্ থেকে তাঁর কাছে আর একটা চিঠি এলো—এই সাতমাস ধরে ঘোড়াটাকে খাওয়াতে মাসে দশ টাকা হিসেবে, সত্তর টাকা পড়েছে। সেটাকা যেন চট্পট্ পাঠানো হয়!



# याँद्रा चाद्य सिंह सहिताश्

# প্রশর দেক

# শ্ৰীমতী অপূৰ্ণা সেন

ফুল ফুটলেই ঝরবে তার জন্মে তৃঃখ করবার থাকে না কিন্তু তবু মানুষ সেই সাথী ফুলটির জন্মে তৃঃখ না করে পারেও না। যখন মধু নিঃশেষিত হবার আগেই ফুল ঝরে যায় তখন তার ঝরার ও না পাওয়ার ব্যথা মিশে মানুষের তৃঃখকে আরো নিবিড় করে তোলে। তাই শরংচল্রের জন্মে চোথের জল মামরা ফেলছি শুধু হারানোর তৃঃখেই নয় না-পাওয়ার ও অভিমানে। বয়সের হিসাবে তাঁর মৃত্যুকে হয়তো আমরা অকাল মৃত্যু বলতে পারি না কিন্তু বাংলা সাহিত্য তার এই কৃতী সন্তানের কাছে আরো অনেক আশা করেছিল, সে আশা তার পূর্ণ হয়নি। সেই অপূর্ণ আশা সম্পূর্ণ না করেই তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেছেন।

শরংচন্দ্র নিতান্তই আমাদের সবার আপনার লোক। হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর শিক্ষা স্থক হয়। এই পাঠশালার জীবনের ছবি তাঁর কোন কোন গল্পতে আছ্বা দেখতে পাই। এর পর তিনি ভাগলপুরে চলে আসেন ও হাইস্কুলে ভর্তি হ'ন এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ হন। ভাগলপুরে তাঁর মামার বাড়ীতেই তিনি থাকতেন। এই পরিবারের সাহিত্য প্রীতি বাংলা দেশের পাঠকগণের অজ্ঞানা নয়। এদের মধ্যে তগিরীক্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জ্রীস্থরেক্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্রীউপেক্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক হিসাবে বিশেষ খ্যাতি আছে। শরংচক্রের সাহিত্যিক প্রতিভা সম্ভবতই তাঁর মামার বাড়ীর সংস্পর্শেই প্রথম মুকুলিত হয়। কিন্তু সাহিত্যান্থরাগ উত্তরাধিকার স্থ্রে তিনি তাঁর পিতার নিকটেই পেয়েছিলেন। তাঁর চঞ্চল ভবঘুরে সভাবটিও স্বোপার্ছিত নহে!

শরংচন্দ্রের বাল্যজীবন ভাগলপুরেই কাটে। ভাগলপুরের পারিপার্শ্বিক অবস্থা তার বিশাল গঙ্গা, তার গাছপালা বন বাগান তাঁর জীবনে গভীর ভাবে ছায়াপাত করেছে। কিশোর



যারা আমাদের স্মরণীয় শ্রীমতী অপর্ণা সেন

ফাস্কন, ১৩৪৪

বয়সে তিনি প্রায়ই নৌকো করে বাড়ী থেকে উধাও হয়ে যেতেন। বাড়ীর লোকেরা প্রথম প্রথম ধ্ব হটুগোল করতেন। শেষকালে তাঁর যাযাবরবৃত্তির পরিচয় পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে আর বেশী মাথা ঘামাতেন না। ভগবানকে ধন্যবাদ তাঁদের অভিভাবক স্থলভ মাথাঘামান বেশীদিন স্থায়ী হয়নি; যদি হত তাহলে কি আমরা ইন্দ্র ও শ্রীকান্তের নৌকো যাত্রার সেই পরিপূর্ণ স্থানর ছবিটি পেতাম ?

শরৎচন্দ্রের প্রথম লেখা যে কোন্টি তা ঠিক জানা যায় না। আমাদের মধ্যে একট্
লিখতে যাঁরা পারেন ছাপার অক্ষরে নিজেদের নাম দেখার জ্যেতাঁরা কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেন।
শরৎবাব্ কিন্তু এ নিয়মের মস্ত ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি নিজের লেখা ছাপাতে দিতে
বরাবরই কুঠা বোধ করতেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গল্প কুন্তলীন পুরস্কার প্রাপ্ত 'মন্দির' ও
তাঁর নিজের নামে ছাপা হয়নি। আর একটা মজা এই যে প্রায় প্রত্যেক দেশের লেখকের
ভাগ্যেই প্রথম প্রথম জোটে সম্পাদকের সবিনীত প্রত্যাখ্যান; শরৎচন্দ্রকে কিন্তু এই বিভ্যবনা
সহ্য করতে হয়নি, উপরস্ত সম্পাদক মহলেই তাঁর লেখা নেবার জন্মে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।
'ভারতী'তে যখন তাঁর 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয় তখন তাতে লেখকের নাম ছিল না এবং
অনেকেই এটা রবীক্রনাথের লেখা বলে সন্দেহ করেছিলেন। শেষকালে এই সন্দেহ দূর
করবার জন্মে রবীক্রনাথ নিজেই ভারতীর সম্পাদক শ্রীসৌরীন মুখোপাধ্যায়কে লেখকের নাম
দিতে অমুরোধ করেন। এই হ'ল বাংলার সাহিত্যাকাশে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাবের ইতিহাসঃ।
ভাঁর রচনার সাবলীল ভঙ্গী, কথার অপরপে মাধুগ্য বাংলা পাঠকের মনে তার নিজস্ব স্থান করে
নিয়েছিল এবং তাদের অস্তরলোকে পাতা তাঁর আসনখানি এখনো তেমনি অট্ট রইল।

শিশু বা কিশোর সাহিত্য বলে শরৎচন্দ্র কিছু সৃষ্টি করেননি বটে কিন্তু তিনি ছোট গল্পে বা উপস্থাসে যে কয়েকটি শিশুচরিত্র এঁকেছেন তা অনবজ্য; তাদের আনন্দ বেদনা কল্পনা তাঁর নিপুণ তুলিকায় সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর শিশুচরিত্রের আর একটি বিশেষত্ব এই যে শিশুকে তিনি শিশু বলে অবহেলা করেননি। তাঁকে তিনি বিশ্বমানবের প্রতীক স্বরূপ দেখেছিলেন এবং তার ভবিষ্যতের স্বপ্পকে দিয়েছিলেন রূপ!

শরংবাব্র শুধু সাহিত্য প্রতিভা ছিল না প্রকৃত বন্ধুর হৃদয়ও ছিল তাঁর। তিনি শুধু মরমী লেখকই ছিলেন না, দরদী বন্ধুও ছিলেন। কত ছংখীকে যে তিনি গোপনে সাহায্য করেছেন তার ঠিক নাই। চেহারার মধ্যে যেমন তাঁর কোন অসাধারণত ছিল না তেমনি কথাবার্তায়ও ছিলেন তিনি অতি সাধারণ আর নিজে গন্তীর থেকে হাসাতে ভালবাসতেন তাঁর শ্রোতাদের। কথাবার্তা আলাপ পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রচার করার ব্যগ্রতা তাঁর।



ফাল্কন, ১৩৪৪

ছিল না। এই জন্মেই সাধারণ লোক তাঁর কাছে যেতে কুণ্ঠা করতো না। মেয়েদের তিনি বড় ভালবাসতেন। আমাদের একটি ছাত্রী সঙ্ঘ ছিল। তার একটি অধিবেশনে তাঁকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কত্টুকুই বা আমাদের সূজ্য আর কউই বা ছিল তার সভাসংখ্যা কিন্তু তিনি আসতে একটও অরাজী হন নি। অনেকক্ষণ ধরে শুনলেন তিনি আমাদের আবোল তাবোল বক্ততা আর কত না গল্প তিনি করলেন। বললেন, অতদুরে বসেছ কেন আমায় ঘিরে গোল করে বোস। আমরা কয়েকটি ব্রাহ্ম গার্ল সের মেয়ে ছিলাম। জিগেস করলেন, তোমরা নিশ্চয়ই ব্রাহ্ম গার্ল দে পড়তে। আমরা হেদে মাথা নেডে সায় দিতে তিনি মহাথ্সী হয়ে বলে উঠলেন তোমাদের মাথানাড়া কথা বলার ভঙ্গী দেখেই বলে দিতে পারি তোমরা কে কোন স্কুলে পড়ো। তিনি জানতেন কি করে কার সঙ্গে গল্প করতে হয়। ঘরে ঢুকেই প্রথমে তিনি বলেছিলেন তোমরা আমার কাছে কি শুনতে চাও জানি না আমি কিন্তু বকুতা দিতে আসিনি ভোমাদের সঙ্গে গল্প করতে এসেছি। শরংবাবকে সেই প্রথম আমি দেখি। কতদিন কেটে গেছে তার পর, কিন্তু কি ভালই না লাগে সেই দিনটির কথা ভাবতে।

যে লেখক ইন্দ্রনাথ এবং শ্রীকান্তর মত ডানপিটে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি যে নিজেও নিভীক হবেন তা বলাই বাহুলা। রেফুণে থাকতে অফিসের সাহেবের সঙ্গে তাঁর একবার কি বচসা হয়। সাহেব তাঁকে অপমান সূচক কি কথা বলেন। শর্ৎবাবু সেই অপমান নীর্বে সহ্য কবার পাত্র ছিলেননা, ও সাহেবের নাকে একটি ঘুঁসি বসিয়ে দিতে একটু ও দিধা . . ক্রেননি।

দেশের হুঃখ হুর্দ্দশা দারিদ্রা তাঁর মনকৈ শুধু আলোড়ন করেই ক্ষান্ত হয়নি তাঁকে কর্ম্মেরও মধ্যেও টেনে এনেছিল। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে দেশবস্কু চিত্তরঞ্জনের প্রভাব থুব বেশী ছিল। তাঁরই অন্তপ্রেরনায় তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁর গল্প উপস্থাসের মধ্যে একটা গভীর দেশপ্রীতি দেখা যায়।

এই কয়েকদিন আগে বিশেষ কোন কলেজের পক্ষ থেকে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে তাঁকে সংবৰ্দ্ধনা করা হয়েছিল। সভাপতি মহাশয় উঠে দাড়িয়ে বলেছিলেন যে আমরা কামনা করি ্যেন এই ৩১শে ভাদ্র দিন্টি তাঁর জীবনে বার বার ফিরে আসে। সেই ৩১শে ভাদ্রের অঞ সজল স্নিগ্ধ দিনটি বার বার ফিরে আসবে কিন্তু তাকে মধুর করে তুলতে থাকবে না সেই অতি সাধারণ এলো মেলো লোকটি যাঁর জন্মে এই দিনটি ইতিহাসে শ্বরণীয় হয়ে রইল।

# ছেলেদের গল্পে শর্ম চন্দ্র

# শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর

রাত তুপুর। স্থানুর বর্মায় একখানি ছোট ঘবের মধ্যে অত রাতেও আলোর সামনে বসে এক বাঙালী লেখক তাঁর ভাব-ধারা লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন, লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে লেখকের উদাস দৃষ্টি জানালা দিয়ে বাহিরে ছুটে যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে, কাগজের উপর!

গায়ের রং কালো, কাঁধের উপর থেকে নেমে আসা শাদা পৈতে সব দেখে মনে হয় তিনি সাধারণের একজন। প্রবাসে সন্ধীর্ণ গৃহকোনে বসে, বাংলার রোগ শোকে জীর্ণ, তুংথ কটে ক্ষীণ, আনন্দ ও বাংসল্য মেশানো বিচিত্ররূপ তিনি দেখেছিলেন। বাংলাদেশের সে জীবন ধারা তাঁর কাছে ধীরে স্বপ্নে ধরা দিয়েছিল। শত সহস্র দরিক্র পীড়িত বাঙ্গালীদের জীবনকথাই তিনি লিখছেন। রাত ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। সারাদিন আফিসের খাটুনীর পর শরীরকে যে বিশ্রাম দেওয়া দরকার, সে প্রয়োজনটুকু তিনি ভুলে গেছেন। বাংলার মাটা, বাংলার জল, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার ছেলেমেয়ে তাঁর মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। বাংলার কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ভুলে গেছেন তাঁর পরিশ্রান্তি, চোথের পক্ষ থেকে তন্দার রেশটুকুও হারিয়ে গেছে। বাংলার জন্ম তিনি আত্মভোলা সন্মাসী। বাংলার ত্থে তাকে ব্যথা দিছে, বাংলার গৌরব তাঁকে আনন্দিত করছে, তিনি লিথছেন। স্থথের দিনের কথা তিনি লিথছেন না, লিথছেন বাংলার ত্থেবের কথা, বাঙালীর শতকরা নিরানব্রু জনের সকরুণ জীবন ইতিহাস।

ছোট পাঁচ ছ' বছরের ফুলের মত ছেলেটী বিস্চিকায় মারা গেছে, অভাবের জন্য তাকে দাহ করা হয়নি; নদীর কিনারায় শিয়ালে টানাটানি কল্ছে তার মৃতদেহ; ইন্দ্রনাথ রাত্তপুরের সেই শ্মশানের কোল থেকে ছেলেটীকে বুকে তুলে নিলে, কোনজাতের ছেলে তার বিচার নেই, মরার যে জাত হয় না। অকালে ঝরে যাওয়া ফুলের মত শিশুটি যেন ইন্দ্রনাথের কাণে কাণে বললে—'ভাইয়া!' ইন্দ্রনাথের কাছে স্বাই যে তার ভাই, সমাজ নেই, ধর্ম নেই, জাত নেই, সে নতুন বাংলার বিদ্রোহী ছলাল! মহুস্তাত্বের টানে রাত্রির ছর্য্যোগে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে, বাধা নিষেধের গণ্ডী তাকে ধরে রাখতে পারে না।



রাত্রির অন্ধকারের পানে তাকিয়ে বাংলা মায়ের প্রবাসী ছেলে বাংলার হঃখ ও হর্দদশার কথা ভাবতে ভাবতে ইন্দ্রনাথের মত হর্দদান্ত বিদ্রোহী কিশোরদের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন, সে আহ্বান ব্যর্থ হোলনা, বাংলা মা তাঁর প্রবাসী ছেলেকে খ্যাতি ও যশের আশীর্কাদ করলেন, এক শুভ সন্ধ্যায় লেখক বাংলা মায়ের কোলে ফিরে এলেন।

ইনিই আমাদের শরংচন্দ্র। তথন আমার বয়স বছর পনেরো, বাংলা সিলেক্সনে একদিন একটা অন্তুত গল্প পড়লাম। অন্তুত বললাম এই জন্তে যে এদিন যে সব গল্প পড়েছি, এটা ঠিক তেমন নয়, কেন যে তেমন নয় তা তথন বিচার কয়তে পারিনি। কিন্তু রাম ছেলেটাকে ভারী মনে লেগেছিল, বৌদির বেশী আদরে সে একটু বেশী হরন্ত। কিন্তু কুইনিনের সঙ্গে ময়দার গুঁড়া মেশানো বন্ধ কয়তে তার মত ডানপিটে ছেলে নাহলে —সে যাত্রা ডাক্তারের হাতে তার বৌদির অর ছাড়তো কি না কে জানে। বৌদির আদর ও স্লেহে তার দিনগুলি কাটছিল ভাল, কিন্তু বৌদির মা এসেই যত হাঙ্গামা বাধালেন। কার্ত্তিক গনেশের একটি ময়লো, বৌদির মা'কে পেয়ারা ছুড়ে মারতে গিয়ে বৌদিরই লাগলো, বৌদি বিছানা নিলেন। বেচারা রামকে আলাদা করে দেওয়া হোল; মনের হুংখে রাম বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে যায় সেই সময় বৌদির স্লেহের জয় হোল, রামের আর যাওয়া হোল না। পড়তে পড়তে বাংলার ছেলেমেয়েদের মনের কথা ধরা পড়ে, সামান্ত একটা বোঝার ভুলে তাদের কত নির্যাতন সইতে হয়। অথচ সামান্ত সেহ অনায়াসে সেই হন্দান্ত মনকে জয় করে।

তারপর পড়লুম বিন্দুর ছেলে। অমূলার ছই মা, অন্নপূর্ণা ও কাকিমা বিন্দু; কিন্তু মার চেয়ে অমূল্য কাকিমাকেই বেশী চিনতো' কাকিমার কোলের কাছে না শুলে তার ঘুম হোত না। বেশ দিন কাটছিল, মাঝে নকেন এসে হাজ্রির, নরেন থিয়েটার করে' গান গায়, নাচতেও জানে। তার সঙ্গে মিশে ভাল ছেলে অমূল্য পাছে খারাপ হয়ে যায়, বিন্দুর বড় হুর্ভাবনা। কিন্তু শেষে যথন একদিন যে অমূল্য মাথার চুল কদম-ছাটে ছাঁটতো, তারই পকেট খেকে সিগারেটের টুক্রো বেরুলো তথনই হোল সমস্তার স্থুরু, ছেলের হাতে পয়সাদেন বলে অন্পূর্ণার সঙ্গে বিন্দুর ঝগড়া হয়ে গেল, ছজনে ছবাড়ীতে পৃথক হয়ে গেলেন। অমূল্য মায়ের কাছেই থাকে, বিন্দু অমূল্যকে কাছে না পেয়ে নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করে শেষে মরণাপন্ন হয়ে পড়লেন, রোগশয্যার অন্নপূর্ণ। অমূল্যকে নিয়ে বিন্দুর কাছে এলেন, ছজনে আবার মিলন হোল।

সবার শেষে শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের ইক্সনাথের য্যাড্ভেঞার বাংলার ছেলেদের মনকে আত্হন্ন করে। ভূতের পিছনে কি নররাক্ষসের পিছনে কাল্পনিক



कासन् ३७८

য়্যাড্ভেঞ্চার নয় বাংলা দেশের একান্ত পরিচিত নদীতে শাশানে মশানে আশ্চর্য্য অভিযান। পড়তে পড়তে শিউরে উঠতে হবে, মন কোথায় হারিয়ে যাবে।, বাংলায় আজ কি ধরণের ছেলের প্রয়োজন এক ইন্দ্রনাথের মধ্যে নিয়ে শরংচন্দ্র বুঝি ইঙ্গিত দিয়েছেন।

শরংচল্রের অনেকগুলি বই কিশোর-পাঠ্য নয় তার আলোচনাও এখানে করবো না, তবে একটা কথা এই যে ইনোনাং তিনি শিশু সাহিত্যেও হাত দিয়েছিলেন, মাত্র ছতিনটা গল্প লেখার পরেই আমরা তাঁকে হারিয়েছি। 'লালু' গল্পটার ভূমিকায় তিনি লিখেছেন "এর আগে তোমাদের জন্মে গল্প কথানা লিখিনি। যাঁরা তোমাদের প্রিয় লেখক, তাঁদের মুখে শুনি তোমাদের খুসী করা বড় শক্ত।" যাঁর একটা লেখা পড়ার জন্ম বাংলার পাঠকেরা উৎস্ক, তখনও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করছেন, ছেলেদের তিনি খুসী করতে পার্বেন কি না অথচ তিনি জানতেন না, এর আগেই কিশোরদের উপযোগী অনেক লেখা তিনি লিখে ফ্রেলছেন। রামের সুমতি ও মহেশ পড়লে কোন্ ছেলেনে না খুসী হয় ও লালুর কথাই বলি। 'লালু' এমন একটা ছেলে, যে প্রয়োজন হলে পাঁঠা বলিও দেয়, আবার সেই বলি বন্ধ ক্রার জন্ম উন্মুক্ত খাঁড়া নিয়ে উলোক্তাকেও তাড়া করে। কোন ভয় তাকে আছন করতে পারে না। একা শাশানে মৃত ব্যক্তির স্পে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে তার ভয় নেই। কিন্তু এই লালু বেচারাই শেষে ছটা কুলীকে ইঞ্জিনের মুখ থেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজেই মারা পড়লো। লালুকে দেখলেই ইন্দ্রনাথকে মনে পড়ে। এঁরা হচ্ছেন শরংচন্দ্রের মানসপুত্র। বর্ত্তমান মুগে বাংলার সব মলিনতাকে ধুয়ে যারা নতুনবাংলা গড়ে তুলবে,লালু ও ইন্দ্রনাথের মধ্যে শ্রুংচল্ল তাদের এঁ কেছেন।

শরংচন্দ্র আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। মানুষ চিরদিন থাকে না, কিন্তু যাঁদের চিন্তাধারা জাতিকে সমৃদ্ধ করে তাঁদের মৃত্যু দেশের জনগণকে বিহবল করে দেয়। জগদীশ- চন্দ্রের পর শরংচন্দ্রের মৃত্যু বাংলাকে আজ যেন নিঃস্ব করে দিয়েছে।

শরংচন্দ্রকে বাংলাদেশ শ্রেষ্ঠ উপস্থাসিকের সম্মান দিয়েছিল, কেননা শরংচন্দ্রের লেখা সকলের মনকে স্পর্শ করতো। শরংচন্দ্র লিখতে জানতেন। তাঁর লেখা সম্বন্ধে তাঁর কথাই বলি "যারা ছবি জাঁকিতে জানে না তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া মনে করে যা চোথের সামনে দেখি, সবই আঁকিয়া ফেলি, কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় সেই শেষে টের পায়, না তা নয়, অনেক বড় জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক বলিবার লোভ সম্বরন করিতে হয়—তবে ছবি হয়। বলা বা আঁকার চেয়ে না বলা, না আঁকা ঢের শক্ত। অনেক আত্মসংযম, অনেক লোভ দমন করতে হয় তবেই স্তিট্রারের বলা বা আঁকা হয়।" শরংচন্দ্র যা লিখতেন এই জ্যুই জা বেশী মধুর হয়ে আমাদের মনকে স্পর্শ করেছে।

# এমনি দিনে

# –পূর্ণেন্দু সেন

দিদি আমার আর লাগে নাঁ ভালে।
চলো এবার কোথাও চলে যাই,
সহরের এই ধূলো আর ধোঁয়া কালো
সহরের এই কোলাহল যেথা নাই।

আকাশ যেথায় মুক্ত বাতাস খোলা,
কিঙের শিষ আর নদীর জলে গান,
তুপুর বেলার ঘুঘুর সুরে ভোলা;
রাখাল ছেলের শিউরে কচি প্রাণ।

খড়ে-ছাওয়া একটা ছটা কুঁড়ে,
কাঁপছে দীঘিব নিটোল কালো জল,
জলের বুকে মাছরাঙারা উড়ে,
দোলায় মাথা কলমীলতার দল।

ফুলের আবির লাগবে গিয়ে সারা আকাশটাই সেই আকাশের তলৈ দিদি আয় না চলে যাই।

এই সহরে যায় না আকাশ দেখা,
বকের সারির নেই কোন উদ্দেশ;
ঠোটের কোণে নেইক হাসির রেখা,
ইটের পরে ইটের খাঁচা বেশ!

ট্রামগাড়ীর ঐ বড়ঘড়ানি আর হিচাৎ ছ্যাকরাগাড়ীর কেঁদে ওঠা, আমরা যেন পিপ্ডে পোকার সার— নিঃশ্বাস না নিয়ে কেবল ছোটা।



মন-মরা সব রইছে বসে চুপ,
সব জিনিষই নিক্তি ওজন করা;
বাধার ওপর বাধার থালি স্তপ
চোথ-রাঙানি আর শাসনে ভরা।
একটু আদর মিষ্টি কথার নেই কো কোথায় রেশ
নিজের দেশও হয়ে যেন এ এক পরদেশ।

বে গ্রামটী ছোট্ট ছায়ায় ঘেরা—
পথের পাশে ঘেটুফুলের পাড়;
পোড়ো ভিটেয় রইছে শুয়ে কা'রা
গয়লা আসে ঝুলিয়ে ছুধের ভাঁড়।

সংশ্ববেলায় ক্লান্ত ঝিঁঝি ডাকে—
কুঁড়ের চালে খণ্ড ধোঁয়ার ভিড়,
জোনাক অলে ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে,
মুখরিত সকল পাখীর নীড়।

আকাশের রঙ যেথায় ঘোলা নয়—
নীলের উপর নীলের ছড়াছড়ি;
সবই ঠাণ্ডা শুধুই শাস্তিময়
থমকে চলে জীবনের এই ঘড়ি।



নেইকো হিংসে দ্বেষ আর স্থালাতন—
সবাই আছে মনের আরামেতে;
একটুও না নষ্ট করে আর ক্ষণ
ইচ্ছে করে সেই দেশেতে যেতে।

এমনি দিনে সহর ছেড়ে দূরে—
দোলন চাঁপার গন্ধ ভরা গ্রামে,
মন যেতে চায় পাখীর পাখে উড়ে
আকাশ সীমা যেথায় গিয়ে নামে।
ইচ্ছে করে এই বেলাতে চল্তি ডিঙায় চড়ি'
দাঁডের হায়ে জল ছিটে' সেই গাঁয়ের নাগাল ধরি।



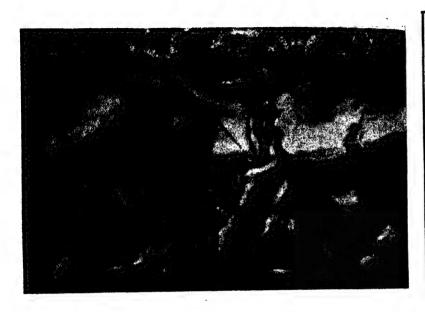

উপস্থাস শ্রীসতীকান্ত গুহ লিখিত শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তা চিত্রিত

ь

ক্ষিতিভূষণের কোঠা থেকে স্থলন্দ সোজা এলে। নিজের কামরায়। সেখানে খেলো ছঁকোয় টান দিয়ে পাথুরে গেলাসে ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে নিয়ে লখা চুমুক দিলে। আঃ বলে স্থলন্দ হাই তুলে ত্চোথ বুজলে। তারপর পালক্ষে হাতপা টেনে শুয়ে পড়ে শরীর দোলাতে দোলাতে গুন গুন করে ছড়া-গান ধরলেঃ

"স্লন্দ আয় পুলন্দ আয়,

# স্থলন্দ মামাবাড়ীতে যায়।"

ছেলেবেলায় শোনা এই ছড়া স্থলন্দের বড় ভালো লাগে। এ যেন তার বৃদ্ধি-কোঠার জীয়ন কাঠি ছড়া ধরতে ধোঁয়ার মত নেশা আসে ঘনিয়ে, মোতাতী মনে মোরসের মত বৃদ্ধি ওঠে গাঁজিয়ে।

গান গাইতে গাইতে পালঙ্কের উপর স্থান্দের শরীর আসে ঝিমিয়ে। জাহাজে ঠিক তুপুরবেলা তোফা ঘুম। ঘুমোতে ঘুমোতে স্থান্দ শেষে একেবারে স্থানকোঠায় পৌছে যায়। কিন্তু কোঠা যেন বন্ধ। ভিতরে থিল দিয়ে বসে আছে যেন জাহাজের সেই মেয়েটি। স্থান্দ যেন বলে, "হঠাৎ কর্ত্তা উধাও, হঠাং আসে সাজোয়া-পরাদের জাহাজ, হঠাং আসেন উদাদী কন্তা, হঠাং আসে মণির পাঞ্জা—বুঝতে কিছু বাকী নেই বাহাত্রণী, এবার খিল খোলো।" মেয়েটি যেন খরের ভিতর থেকে খিল্খিল করে হেসে বলে "বুঝেচ কচু।"

হঠাৎ ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙতে স্থলন্দ বলে, "কচু বৃঝিনি ঠিক ব্ঝেচি—হঠাৎ জাহাজ, হঠাৎ মেয়ে, হঠাৎ পাঞ্চা—হঠাৎ-য়ে হঠাৎ-য়ে কোলাকূলি। এখন তাহলে"—কথা বলতে স্থলন্দ হঠাৎ থেমে যায়। বেলা যে শেষ! রোদ ভূবু-ভূবু। জানলা দিয়ে থানিকটা তামাটে আলো এসে আধখানা পালক্ষে হিল্মিল্ করছে।



আর সময় নেই। এখনই সন্ধ্যা হবো হবো। সন্ধ্যা হৈলে, তখন স্থলন্দের আর সময় নেই। কে জানে তখন স্থলন্দ মেয়ে নাছেলে, বুড়ো না গুঁড়ো, উজীর না ফ কির!

বোম্বেটে জাহাজের ঢকছাঁদও যাত্রীজাহাজের মতনই। পাটাতনের উপর গোটা কয়েক কামরা, বাকী সব কামরা পাটাতনের তলে জাহাজ-থোলে। জাহাজ-থোলে তিনটি তলা, প্রত্যেক তলায় ত্থারে ত্সার কামরা। ত্সারের মাঝে চলার পথ। পোলের অন্ধকারে সেথানে ত্পুর বেলায় মশাল জলে, চুনের ভাটিও জলে। কামরায় কামরায় সারাক্ষণ তেলের আলো।

ঠিক সন্ধানবেলা পাটাতন থেকে সিঁড়ি বেয়ে স্থলন্দ জাহাজ-পোলে নেমে এলো। সেথানে তথন সারাদিনের অন্ধকার সন্ধ্যায় আর একটু জ্নাট বেঁলেচে। কানরার ফাকে ফাকে পথে পথে কাঠের ছাত থেকে আলো বালচে। তেলের আলোথেকে ধোঁয়া উড়চে, আলোয় সেই ধোঁয়া কেঁপে কেঁপে পাংলা নেঘের মত, ক্য়াসার মত ভেসে বেড়াচ্ছে। সেথানে যেন কিস্ কিস্ আয় আলোয় মিশে যাওয়া ছায়ামান্তয়দের ওঠে আপুল দিয়ে বলা ইস্স্স্। কারা যেন আলগোছে হাঁটে আর পাটাতনের উপর থেকে চুরী করে আসা গল্তি হাওয়ায় আলগোছে কথা কয়। যার। সতিয়কারের মান্ত্য ভালের পানে তাকিয়ে যেন ছায়ারাজ্যের ছায়ামান্ত্যেরা একটু মুচকি হেসে পায়ে পা মিলিয়ে অলাজে সঙ্গে চলে। তারপর কানে কানে হাওয়ার হিস্ হিস্ আওয়াজে একটা ভয়ের কথা বলে হঠাং আলোয় আলো, বাতাসে বাতাস হয়ে বাঁকা হাসি হেসে মিলিয়ে যায়। বছরের পর বছর যারা জাহাজ বায়, জাহাজ খোলে দিন ত্পুরে আলো মেশানে। অন্ধকারে বারা দিনের পর দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘূরে বেড়ায় সেই বোন্থেটেদেরও থেকে থেকে মনে হয় এইখানে আর কারা যেন আছে, তাদের চোথে দেখা যায় না। তাদের পায়ে চলার শন্ধ কানে ধরা পড়ে না।

স্থলন্দের মনে হল কারা যেন তার সঞ্জে সঙ্গে চলেছে। চোথটিপে তাদের একজন যেন বলছে, "হঁছঁ, চলেছ কোথায় স্থলন্দ বাবাজী ?" স্থলন্দ মনে মনে জবাব দেয়, "রহস্তের মীমাংসা করতে।" তাদের আর একজন যেন বলে, "বেশ! বেশ!" স্থলন্দ মনে মনে তেড়েমেড়ে জবাব দেয়, "বেশ না তো কি! দেখে নিও।" তারপর পোষাকের লুকনো ভাঁজ থেকে তলোয়ার বার করে একবার বাতাদের গায়ে কয়েকটা কোপ বসিয়ে বলে, "ভাগ! ভাগ সব!" খানিকক্ষণের জন্ম তথন একবার আলো ছায়ার ছম্ছম্ ভাবটা যেন কেটে যায়, ছায়া-মান্থদের কথা যেন আর মনে থাকে না। কাজের মান্থ তথন কেতা-ত্রস্ক হয়ে চোথকাণ খুলে পথ চলে।

6

ভূতের রাজ্য থেকে সে যেন পরীরাজ্যে এসে পড়েছে। এথানে কালীভূষণের জাহাজী বৈঠকথানা। আজ কালীভূষণ নেই, জায়গাটা ফাকা পড়ে আছে। জাহাজখোলে এথানটা একটু সাজানো গোছানো। কাঠের দেয়ালে নক্স। তোলা, আর কাঠের ছাতে প্যাথম-মেলা ময়্র খোদাই। কম-তেলের টিম্টিমে আলো নয়, ছাত থেকে একটা জমকালো ঝাড় ঝুলচে। কড়া তেলের চরকা আলোর যোলটা বাতী ঝাড়ে, তাতে যেন ঝাড়টা একটা হীরের মুকুটের মত ঝিল্ঝিল্ করচে।



স্থান একটু থমকে দাঁড়াল। পাশেই বোম্বেটেদের নাচ্যর। ওড়ণা জড়িয়ে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে এই নাচ্যরে নেচে অভ্যেদ। আজ ও সে ওড়ণা গায়ে মেয়ে সেজেই এসেছে। কিন্তু পায়ে তার নাচ্ওয়ালীর ঘুঙুর নেই। তার বদলে পরেছে মিহি-স্থরের সোণার মল। মতিগড়ের জাহাজ লুঠের সময় এই মলজোড়া ফ্লন্দ ঘুমন্ত রাজ্ঞকন্থার পা থেকে আলগোছে খুলে নিয়েছিল। আজ রূপনী সাজতে গিয়ে মলজোড়া পাটিয় খুলে বার করেছে। ভ্রুতে স্থানি টেনে চোথের কিনারায় আলগোছে কাজল দিয়েছে স্থলন । পান চিবিয়ে ঠোঁট লাল করে নিয়েছে। মুথে আধফোটা গোলাপের রং মেথেছে। কিন্তু আঙ্রাথার লুকনো ভাঁজে নিয়েছে তলোয়ার।

কালীভূষণের বৈঠকখানা থেকে কিছু তকাতে একটা কামরায় মেয়েটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েচে। আর পঞ্চাশ হাত এগোলেই সেই কামরা। স্থলন ভাবলে, "সোজা গিয়ে কবাটের পাশে দাঁড়াবো। তারপর এক ফাঁকে ঢুকে পড়ব।" সকালবেলার আড়ি পাতার ফন্দিটা আর তার নেই। রুশসী মেয়ে সেজে মেয়েটির সঙ্গে সোজান্থজি মোলাকাৎ করবে সে। তারপর ? তারপর চলবে কৌশলের পর কৌশল। কোন্ কৌশল টিকবে কে জানে। কিন্তু যড়যন্ত্রটা ভেন্তে না যায় যেন!

কিন্তু একটু যেন ইতন্তত: করছে স্থলনা ভাবছে, সোজা চলে যাই, না লুকিয়ে লুকিয়ে এগোই। কার ভয়ে লুকিয়ে চলবে স্থলনা ? কেন, যদি মেয়েটি একা জাহাজে না এসে থাকে ? তার সঙ্গী যদি কেউ থাকে এই জাহাজে ? নাঃ, তাও কি সম্ভব ? হঠাৎ স্থলনা বিড়বিড় করে বললে, "দূর কর ছাই ভাবনা! সোজা যাই এগিয়ে। কাকে ফাঁকি দিতে বা লুকিয়ে চলব! আসল কাজ তো মেয়েটিকে নিয়ে। তাকে ফাঁদে ফেলতে পারলেই হয়।" তারপর স্থলনা ভাবলে, "তা ছাড়া, সঙ্গে কেউ থাকলেই বা। আমাকে কে আর চিনতে যাচছে। আমি তো এখন আর স্থলনা নই। এখন আমি বন্দিনী রাজকন্যাটি যে।" কালীভূষণের জাহাজী বৈঠকথানার কবাট আরসীমোড়া। যেতে যেতে তাতে স্থলনা নিজের প্রতিবিষ্ব দেখলে। একটু হেসে স্থলনা মনে মনে বললে,।" রাজকন্যা সাজায় খুঁত নেই। এখন বৃদ্ধি ঠিক থাকলে হয়।"

হঠাৎ মহাসাগর যেন গা মোড়া দিলে। জাহাজটা টলমল করে উঠল! পাটাতনের উপর বোষেটি গলার "সামাল সামাল" ডাকহাঁক পড়ে গেল। আর ভয়ানক একটা দোলা থেয়ে ঝাড়টা ছাতে ঠেকে বে-তাল হয়ে চর্কি থেতে লাগল। ছায়া আর আলোয় জড়াজড়ি হয়ে ছাতে, দেয়ালে আর মেঝেয় আলোল ছায়ার নাচ স্থক হয়ে গেল। পাশে একটা কামরার কবাটে হাত দিয়ে টাল সামলে নিলে স্থলন। তারপর একেবারে সেই মেয়েটির কামরার সামনে এসে দাঁড়াল সে। কবাটের ফাটলে চোথ রাখলে স্থলন।

একাণরে পালঙ্কে বসে আছে মেয়েটি। ঘরে নিবু নিবু বাতী জ্বলছে। আধোজাঁধারে একথানা হৃদর স্বপ্নের মত ফুটে আছে সে। সে যেন ঘুমন্তপুরীর হঠাৎ জেগে ওঠা রাজকন্যা। সে বসে আছে, মুখে কথা নেই তার। অন্ধকারে সে কী দেখচে, কোন্ কথা সে ভা চে কে জানে! হ্বলন্দ ভাবলে "চুক্ে পড়ি। সভ্যিকারের বন্দিনীর সঙ্গে নকল বন্দিনী রাজকন্যার মোলাকাংটা হয়ে যাক।"



হঠাং মেরেটি গুন্ গুন্ গান ধরলে। কবাটের ফাটল দিয়ে সে গান বাইরে ভেসে এলো:
"সারা জনম ভরি ও রূপ ধেঁয়ায়ত্ব

হৃদয়ে রাথমু কথা,

### সারা নিশি ভরি কাঁপল থরথরি

স্বপনে অমরলতা।"

এককলি গান দে বারবার গাইলে। এক একবার দে চুপ হয়ে যায় আর গানের বেশ বাতাদে মৌমাছির গুল্পনের মত উদাসী হয়ে ফেরে। শেষে, সে আর একবার গানের কলিটা ধরে ছেড়ে দিলে—"স্বপনে অমরলতা।" তার গলাকেঁপে কেঁপে যেন ভেঙে গেল আর স্বরটা একটা ভানা-ভাঙা পাথীর মত যেন করুণ একটা শব্দ করে চুপ হয়ে গেল। পালকের উপর উরুড় হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে—"স্বপনে অমরলতা।"

অমরলতা? কোন্ রহস্ত এই অমরলতা? মনি পাঞ্চার বুকে নিখুত হরফে লেখা অমরলতা। আর একাঘরে মেয়েটির গানের বুকেও সেই অমরলতা। তাহলে, তাহলে আসল রহস্ত কি এই অমরলতা? তাকে নিয়েই কি জাহাজে একটার পর একটা যত আশ্চর্য্য ঘটনা? কে জানে অমরলতা কী! কিন্তু জানা গেল নামটা। স্থলন ভাবলে, হয়তো রহস্যের সঙ্কেত এই নামটা। নামটা জানা তবে কম লাভ নয়।

হুলন্দের চোথ জ্বলে উঠলো। মগজে বৃত্তি পাক দিলে। কবাটের ফাটলে মুখ রেখে সে মিহি গলায় উত্তোর গাইলে:

"তুঁহার কারণ ছোড়স্থ ঘর, ছনিয়ামে সব করস্থ পর, হামারা মনমে রহল ব্যথা, দরশ না মিলল অমরলতা।"

মেঘ থেকে বিভাৎ যেমন ছিটে আদে, তেমনি পালক ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মেয়েটি। ধরা গলায় সে বললে,—"কে শ"

কবাট ঠেলে কামরায় চুকে পড়ে' স্থলন বললে, "আমি—বন্দিনী রাজকতা।"

মেয়েটি উত্তেজনায় কাঁপচে। কোঁপে যাওয়া হাতে কামরার নিব্-নিব্ বাতীটা উদ্দে দিয়ে সে তুপা এগিয়ে এলো। তার চোথে মুথে সন্দেহ, বিশ্বয়। সে যেন জেগে জেগে আশ্চর্যা স্বপ্ন দেখচে।

নকল বন্দিনী রাজকল্পা স্থলন্দ থানিক এগিয়ে এলো। তার মুখে মান হাসি। নকল উদাস স্বরে সে বললে, "তোমাতে আমাতে তফাৎ নেই। জানিনা, তুমি কোন্ দেশের রাজকল্পা। কিন্তু আমার মত বন্দিনী তুমিও। তোমার গান আমার গান এক হয়ে মিলবে, তাতে আশ্রুগ কী ?"

মেয়েটি এতকথা যেন শুনলে না। বাতাসের ফিস্ ফাসের মত সে শুধোলে, "ওনাম তুমি কোথা থেকে শুনলে ?"



স্থান দীর্ঘশাস ছেড়ে বললে, "যেখান থেকে তুমি শুনেচ, দেখান থেকে শুনেচি।" মেয়েটি বললে,—"তুমি, তুমি তাহলে অমরলতার দলের ?"

স্থলন্দ বললে,—"তোমার আন্দান্ধ মিছে নয়।" তারপর সে মনে মনে বললে, "কান্ধটা বেশ সোন্ধা ঠেকচে দেখচি। কথা স্থক না হতেই জানা গেল অমরলতার দল বলে একটি দল আছে। দেখা যাক্ মোলাকং কন্দ্র গড়ায়।"

মেয়েটি আকাশপাতাল কী যেন ভাবলে। তারপর সে অন্তুত দৃষ্টিতে সুলন্দের দিকে চেয়ে বললে, "মাঝ সাগরে হঠাং স্থাহাক্তে কোখেকে এলে তুনি ?"

সুলন্দ ঝট্করে বলে ফেলে, "আগেই সে কথা বলেছি। আমি বোম্বেটের হাতে বন্দিনী।"
মেয়েটি কপালে হাত দিলে। তারপর সে এসে পালক্ষে বসল। একথানা হাতের পাতায় চিবুক রেথে
সে যেন ভাবনায় তলিয়ে গেল। তারপর মাথা নেডে সে বলতে লাগল "অসম্ভব! অসম্ভব!"

স্থলন্দ সাহসে ভর করে বললে, "অসম্ভব। কী অসম্ভব ?" মেয়েটি জবাব দিলে, "অসম্ভব তোমার হঠাং জাহাজে আসা।"

স্থলন একটু হক্ চকিয়ে গিয়ে বললে, "কেন ? বোন্ধেটে জাহাজে তুমি ছাড়া আর কেউ বন্দিনী হওয়া কি এতই আশ্চর্যা!"

মেয়েটি পালকে সোজা হয়ে বসল । তার চোথ দিয়ে যেন বিহাৎ বার হয়ে এলো। তীক্ষ দৃষ্টি হেনে কঠোর স্বরে সে বললে, "থামো মিথোবাদী! বোদেটের হাতে তোমার বন্দিনী হওয়ার কথা আগা-গোড়া মিছে। তুমি আমার পিছু নিয়েছ—আমারই জাহাজে ছদ্মবেশে এসেছিলে তুমি। তারপর স্বেচ্ছায় বোদেটের হাতে ধরা দিয়েছ।"

স্থলন্দ মনে মনে হাসল। সে ভাবলে মেয়েটি তথন চটেছে। বুদ্ধি ঠিক নেই। ঝোঁকের মাথায় অনেক রহস্য ফাঁস করবে। মুথের একটা কাতর ভঙ্গী করে কপাল চাপড়ে স্থলন্দ বললে, "আমার অ্দুষ্ট! জানি তুমি আমাকে বিশাসু করবে না।"

মেয়েটি বললে, "মিছে কথা বিশ্বাস করবে রঙিলা এমন কাচা মেয়ে নয়। তুমি ঋষির গুপ্তচর।" তাহলে একজন ঋষিও ব্যাপারটায় আছেন দেখচি, স্থলন্দ মনে মনে বললে। মেয়েটির কথার জবাবে সে বললে, "ঋষির গুপ্তচর!"

"হাঁ।, ঋষির গুপ্তচর। ঋষি টের পেয়েছিলেন তাঁর হুকুমে আমার সায় নেই। তাই তোমাকে তিনি আমার পিছন পিছন পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু আমাকে তিনি বাধা দিতে পারেন নি।"

<sup>\*</sup> স্থলন্দ বললে, "তার মানে ?"

"তার মানে জলের মত পরিষ্কার।"

"অৰ্থাৎ"—



"তার অর্থটা এবার স্বচক্ষে ছাথো।" মেয়েটি আঙরাখার তলা থেকে একটা শানিত কিরিচ বার করে এনে স্থলন্দের ললাট নিশানা করে বললে, "ঋষির অভিশাপে আমায় নরকে গেতে হতে পারে। কিন্তু পরের কাজ যারা চুরি করে দেখে তারা পোকার সামিল।"

সুলন্দের তথন মনে ভয়। মুখে সাহস ফুটিয়ে সে বললে, "কিরিচটা নামাও। পোকা মেরে লাভ কী?" মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে কী ভেবে কিরিচটা এনে আঙরাথার ভাঁজে গুজে রাখলে। তথন সুলন্দের পালা এলো। সে দেখলে, আসল কথাটা যেন চাপা পড়ে যাছে। মেয়েটিকে ক্ষেপিয়ে তুলতে না পারলে গোটারহস্য জানা যাছে না। এখন সাজ্যাতিক কিছু করা দরকার। তখন তোফা অভিনয় করলে সুলন্দ। হঠাৎ ওড়ণার আড়াল খেকে তলোয়ার বাব করে এনে সে বললে, "ঋষি দূরে বসে অভিশাপ দিন তোমায়। মহাপুক্ষ তিনি।কিন্তু ঋষির গুপ্তচর আর মহাপুক্ষ নয়। তার হাতে তলোয়ারে শান্তি পেতে হবে তোমায়।"

মেয়েটির মৃথ রাগে ছ্রুথে কালো হয়ে এলো। সে ভাঙা গলায় বললে, "রঙিলার মরণে ভয় নেই। ঋষিকে বোলো তাঁর তপস্যা ব্যর্থ করেছি আমি। আমাকে মেরে আমার কাজ উর্ণ্টে দেবেন, সে ক্ষমতা আর ঋষিরও নেই। হয়তো ঈশ্বেরও নেই।"

মেয়েটির চোঝে হঠাং আগুন জলে উঠলো। দাতে দাতে চেপে সে বললে, "অমরলতার পবিত্র পুঁথি পাবে বােছেটে, অমরলতার তপতা হবে তার ——অসম্ভব ! প্রাণ ধরে অমরলতার পুঁথি বােছেটের হাতে তলে দেবে——অমরলতার দলে এমন পাষাণ কে আছে ? তব্ ঋষির হুকুম ! হায় ঋষি, এ কোন সর্কনাশ। ইচ্ছা তোমার!"

তার চোথ দিয়ে কয়েক ফোটা জল ঝরল। কিন্তু তথনও তার চোথে মেবলা আকাশের বিদ্যুতের মত কী একটা কঠিন রাগ তৃঃথের সঙ্গে মিশে জলে জলে উঠল। অভিমানভরা গলায় সে বললে, "ঋষিকে বোলো, রঙিলা বোকা মেয়ে নয়। এক ঢিলে তুপাখী মেরেচে সে। ঋষির ছকুম তামিল করেছে সে, তবু তাঁর ইচ্ছাকে ব্যর্থ করেছে। বোদেটের হাতে পুঁথি তুলে দিয়েচে কিন্তু বোম্বেটেকে অজ্ঞান করে একথানা ছোট ডিঙি করে মহাসাগরে ভাসিয়ে দিয়েচে। চোখ মেলে পুঁথি পড়ার আগে ঢেউয়ের তলায় সমাধি হবে তার।"

"এঁয়" বলে স্থলন্দ অন্ট্ একটা চীৎকার করে উ'লো। তলোয়ার দিয়ে মেয়েটিকে সে বিঁধে দিতে গেল। স্থলন্দ চমকে উঠলো। কোথায় কোন্দেশে অমরলতার দল, পুঁথিতে কোন আশ্চর্য্য কথা লেখা, কোন্ বিচিত্র তপস্থা অমরলতার——সব প্রশ্ন তার মন থেকে মুছে গেলো। মেয়েটির মুখের ভয়ন্বর কথা শোনার পর আর কোনো জিজ্ঞাদা তার নেই। কালীভ্ষণ তো এখন আর কোনো দলের হাতে নয়। যে দল তাকে পুঁথি দিয়ে পাঠিয়েছিল,—কেন পাঠিয়েছিল কে বলবে—তাদের নাগালের বাইরে কোখায় কোন তেউয়ের তলায় তার শেষ হয়ে গেছে কে জানে! এই ক্ষ্যাপা মেয়েটার খেয়ালে পৃথিবীর সেরা কোছেটে কালীভৃষণ কতদ্বে কোথায় তেউয়ের হাতে খেলনা হয়ে আছে, হায় তা কে জানে!



ফলন্দের তলোয়ারের আগায় রঙিলা নামের মেয়েটি শেষ হয়ে যেত। কিন্তু তথন পৃথিবীর একটা অপরূপ ঘটনা ঘটল। কবাট ঠেলে কামরায় ঢুকল কালীভূষণ। কবাটের ফাটল দিয়ে কালীভূষণ হয়তো ভিতরের দৃষ্ঠটা দেখছিল। ঈষং হেনে কালীভূষণ বললে, "ঋষির গুপুচর তলোয়ার খাপে ঢাকুন। দোষীকে শান্তিটা আমায় নিজের হাতে দিতে দাও।"

স্থলন্দ ভাবলে, একি স্বপ্ন ? সে তার নকল মেয়েলীগলা ভূলে চড়া গলায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচিছল, "কর্তা!" কিন্তু কালীভূষণ একচোথ টিপে অন্তত একটা ইদারা করলে। স্থলন্দ কিছুই বুঝতে না পেরে আগে যেমন, তেমন দাঁডিয়ে রইল।

কালীভূষণ হেসে মেয়েটিকে বললে, "ঋষির ইচ্ছা ব্যর্থ হ্বার নয়। মহাসাগর আমায় নিলে না। শেষটা ফিরিয়ে দিয়ে গেল।"

রঙিলা চোথের সামনে দেখচে রহস্য। যে কালীভ্ষণকে সে নিজের হাতে মাতাল চেউয়ের মুগে সঁপে দিয়েছে সে আজ হানিমুথে তার **নামনে কামরায় দাঁড়িয়ে। মনে হয়, সে** যেন বিছানা থেকে উঠে এসেচে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে সে মেঝেয় বসে পড়ল। তুহাত দিয়ে মুখ আড়াল করে কেঁদে সে বললে, "ঋষি ক্ষমা করে। আমায়। ভুল বুঝে তোমার ইচ্ছায় বাধা দিতে গিয়েছিলাম। তোমার ইচ্ছ বার্থ হবার নয়।"

কালীভূষণ ইতিমধ্যে কী একটা কথা যেন ভেবে নিলে। হঠাং দে বললে, "ঋষি তোমায় ক্ষম। করুন ! কিন্তু বোম্বেটের হাতে ক্ষমা নেই। বোম্বেটেদের সামনে বৈঠকথানায় ভোমার বিচার হবে। এখনই বিষয়টা সেরে ফেলতে হচ্চে।"

### 20

জাহাজে হৈ চৈ পড়ে গেল। কালীভ্ষণ ফিরে এসেচে—বোম্বেটের দল আনন্দে যেন ক্ষেপে গেল। জাহাজ-ভাঁড়ার আগলে রাখা দায় হল। ভাঁড়ার লুঠ করে মদের জাল। ার করে এনে বোম্বেটের। ফুর্তির शाँठ विमारत मितन । शादत पूछ्त ताँद्ध नित्त हैया नवा तौंकि छताना तात्वरहेता धुरम भीत्म नाहगान जुद्छ দিলে। তথু মহাসমূত্রে জাহাজধানা কোনরকমে ভাসিয়ে রাথতে যে কটি বোম্বেটে পাটাতনের উপর ছিল, তারা জাহাজ-খোলের হল্লা শুনে রাগে গজর গজর করতে করতে বললে, "আঃ, ফুর্জির রকম তাখো!"

যাহোক; খানিকবাদে বোম্বেটেনের কাছে কালীভূষণের ছকুন এলো—ফুর্টিটা আপাতত: মূলতুবী মেণে বিচারঘরে স্বাইকে আসতে হচ্ছে। তথন মদের নেশা চেপে ঢেকে বোম্বেটেরা হ্রর হ্রর করে বিচার ঘরে এসে ঢুকল।

কালীভূষণের পাশে বসেচে কিভিভূষণ। তাকে ওড়ণা-ওয়ালী হলন বললে, "নাং ছোটকর্তা। ব্যাপারট, যেন কেমন ঠেকচে। মেয়েটার কথা মিছে বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কিন্তু তাহলে—হঠাৎ কর্ত্তার ফিরে আসা ব্যাপারটা যেন"—



ফান্তন, ১৩৪৪

ক্ষিতিভূষণ বললে, "আঃ! তোমার কিছুই বিশ্বাস নয়।" তবু ক্ষিতিভূষণের মনেও যেন একটু আবটু থটক। বাধছে। একএকবার সে কালীভূষণকে ঠাহর করে দেখচে আর ভাবচে, সত্যিই কি এই তার দাদা ? সকলেই চপ। কালীভূষণ কী বলে—সেই অপেকায় সকলে তার মুখপানে তাকিয়ে।

কালীভূষণ থানিকটা হেসে নিয়ে কাজ স্থক করলে।

"সভাস্থ বোম্বেটে সবাই, সমাগরা পৃথিবীতে বোম্বেটে কালীভূমণের জুড়ী কে আছে ?" বোম্বেটেরা কোলাহল করে বলে উঠল. "না, কেউ নেই।"

"এহেন কালীভ্যণকে যে মারতে চায়, বোম্বেটেদের হাতে তার কোন্ শাস্তি পাওয়া উচিত ?" "মৃত্যু ।" বোম্বেটের। চেঁচিয়ে একগলায় বললে।

"উছঁ! তোমরা ভূল করচ। সকলের পক্ষে মৃত্যু চরম শান্তি নয়। মৃত্যুর চেয়ে বড় শান্তি আছে। ভেবে দ্যাথো, দোষী ব্যক্তিটি সামান্য লোক নয়। কোনো দেশের রাজকন্যা, নিদেন পক্ষে বড় হরের মেয়ে বটে।" বালীভূষণ বললে।

"ল'ঞ্না, অপমান " বেম্বেটের। চেঁচিয়ে উঠল। কেউ বললে, "লাপি মেরে সমুদ্রে ফেলে দাও।" কেউ বললে, "মাথা মুড়িয়ে সকলের দাসী করে রাখা হোক।"

কালীভূষণ গন্তীর গলায় বললে, ''আঃ, মিছে গোল কোরোনা। মেয়ে লোককে লাস্থিত করায় বাহাত্রী নেই।"

তবে ? সকলে কালীভূযণের দিকে তাকালে।

কালীভূষণ বললে, "শোনো সকলে। আমি মনে মনে একটা শান্তি ঠিক করে রেখেছি। আমি টের পেয়েছি এই মেয়েটি কোনো গুপ্তদলের চর। আমাকে দিয়ে সেই গুপ্তদলের কোনো গোপন প্রয়োজন আছে। এই মেয়েটি আমাকে চুরি করতে রওণা হয়েছিল।" একটু থেমে কালীভূষণ বললে, "সেই গুপ্তদলের অভিসন্ধী গোপন রাখা এর কর্ত্তবা। সেই অভিসন্ধী যাতে ফাঁস না হয়, সে রকম একটা কোন শপথ হয়তো একে করতে হয়েচে। প্রাণ থাকতে সেই শপথ কেউ ভাঙতে রাজী হয় না। প্রাণের চেয়ে শপথ বছ। সেই শপথ আজ ভাঙতে হবে তোমাদের সামনের রঙিলা নামের মেয়েটির। তার নিজমুথে আমরা তার দলের ইতিহাস শুনতে চাই। কেন আমাকে চুরী করে নিয়ে য়েতে মহাসমুদ্রে এসেছিল সে, কে সে, কোথায় তার ঘর, সকল কথা অকপটে তাকে বলতে হবে। না হলে, না হলে জাহাজের খোলে তাকে বন্দিনী হয়ে থাকতে হবে। মরে সে মুক্তি পাবে। তার আগে নয়।"

কামরায় কারো মুথে টু শব্দটি নেই। নিঃশাস নিতে সকলের থেন ভুল হচ্ছিল। কালীভুষণের কথা শেষ হতে সকলের রোথ গিয়ে পড়ল মেয়েটির উপর।

মেয়েটর ওঠে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। না স্থাধের না তঃথের হাসি। সে বললে, "কালীভূষণ, ঋষির ছকুম অমান্ত করে' শপথ ভাঙার পথ সোদ্ধা করে দিয়েছি আমি। যদি ঋষির কথা মেনে চলতাম, তা হলে এখনও আমি থাকতাম অমরলতার দলের একজন। কিছুতেই শপ্থ ভেঙে অমরলতার কাহিনী বলা

# অমরলতা শ্রীসতীকাম্ব গুহ



চলতনা। বিশ্বাসঘাতকতা হতো। কিন্তু ঋষির কথা যথন ঠেলেচি, তথন থেকেই দল থেকে আমার নাম কাটা গেছে। এথন অমরলতার ইতিহাস খুলে বলতে আমার আপত্তি কি ।" মেয়েটি একটু থামল। তার গলা যেন ধরে এসেচে। একটুক্ষণ নীচেয় তাকিয়ে থেকে সে বললে, "তা ছা । অমরলতার ইতিহাস এমনিই আমাকে খুলে বলতে হবে। অমরলতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার জীবনের করুণ ইতিহাস। সেটা বলতে গেলে অমরলতার ইতিহাস না বলে উপায় নেই। আর আমার জীবনের ইতিহাস, তা আমি লুকিয়ে রাথতে চাই না। ঋষির ছকুম থে আমি নিজেই অমান্ত করিনি, একটা বড় রকমের কারণ যে আছে, অমরলতার পবিত্র পুথি কিছুতেই বোষটের হাতে তুলে দিতে পারি না যে আমি—আমার জীবনের

কালীভূষণ ভারী গলায় বললে, "তা হলে তোমার কাহিনী স্থক হোক।"

ইতিহাস না ভনলে পৃথিবী তা বুঝবে কি করে ?"

কুম্শঃ



## আলোচনা

# সনাতন ধৰ্ম্ম ও আৰ্য্য সমাজ

# শ্রীবসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় এম্,এ

অগ্রহায়ণের রংমশালে "স্থামী দয়ানন্দ সরস্বতী" নামক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রলাল ধর মহাশয় এমন কতকগুলি কথা বলিয়াছেন যাহা সত্য নহে, যাহা পাঠ করিলে তরুণ পাঠক-পাঠিকাগণ দনাতনীদের বিরুদ্ধে অযথা বিদেষভাবাপন্ন হইবেন। এজন্য এ বিষয়ে কিঞ্জিং আলোচনা করা প্রয়োজন।

সনাতনী কাহাকে বলে ধীরেক্রবাবু তাহার কোনও সংজ্ঞ। নির্দেশ করেন নাই। হিন্দু ধর্মের এক নাম 'সনাতন' ধর্ম—সনাতন শব্দের অর্থ—অনাদি, চিরস্থায়ী, পরিবর্ত্তনহীন; এবং 'সনাতনী' কথাটি 'সনাতন' শব্দ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ আমাদের ধর্ম-শাস্ত্রে 'সনাতন ধর্মা' কথাটিই ব্যবহার করা হইয়াছে, হিন্দু ধর্ম বলিয়া কোন কথা নাই—হিন্দু ধর্ম এই নামটি মুসলমানগণ দিয়াছেন।

'শাস্ত্র' বলিতে বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, মমুসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থকে বুঝায়। সনাতনীরা সকল শাস্ত্রই বিশ্বাস করেন এবং স্বামী দয়ানন্দ কেবল মাত্র 'বেদ'এই আস্থাবান —তাঁহার সহিত সনাতনীদিগের ইহাই মতভেদের কারণ।

ধীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন সনাতনীগণ রামান্ত্রজ্ঞ ও শ্রীচৈতন্তকে সহা করেন নাই। ইহা সত্য নহে। কারণ তাঁহাদের জীবনী ও গ্রন্থ পাঠ করিলে জানা যায় যে তাঁহারা বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সকল শাস্ত্র গ্রন্থই বিশ্বাস করিতেন। বেদে তাঁহাদের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি যদি বেদ বিরোধী হইত তাহা হইলে তাঁহার। উক্ত গ্রন্থগুলিকে বেদান্থযায়ী বলিয়া সমর্থন করিতেন না। স্কুতরাং তাঁহারা সনাতনীই ছিলেন। এবং যেহেতু স্বামী দয়ানন্দ পুরাণ, রামায়ণ প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিতেন না, সেহেতু তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্য রামান্ত্রজ্ঞ, শ্রীচৈতন্ত প্রভৃতি মহাপুরুষদের মতের বিরোধী বলা যাইতে পারে।

ধীরেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন স্বামী দয়ানন্দকে হত্তা করিবার জন্ম সনাতনীগণ বারম্বার চেষ্টা করিয়াছিল এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া তিনি এমন একটি গল্প বলিয়াছেন যাহার কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই।



ফান্তুন, ১৩১৪

সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ছপ্ত লোক আছে। কিন্তু তাহা হইতে, সেই সম্প্রদায়ের সকলেই যে মন্দ ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা অন্যায়। পৃথিবীতে বহু ধর্মা আছে এবং নানা বিষয়ে তাহাদের মধ্যে মতভেদও আছে। আমরা যদি পরমত-সহিষ্ণু হই তাহা হইলে জগতে শান্তি বিরাজ করিবে। আমাদের সেইরূপ চেষ্টা করাই উচিত। আমাদের এরূপ সকল মন্তব্য প্রকাশ করা কখনই উচিত নহে যাহাতে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষভাব বর্দ্ধিত হইতে পারে।

ধীরেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন স্বামী দয়ানন্দ বাল্যকালে একবার দেখিয়াছিলেন যে একটি ইন্দুর শিবলিঙ্গের উপর চড়িয়া নৈবেল ভক্ষণ করিতেছে, এবং তথাপিও মহাদেবের রোষে সে ভক্ষীভূত হইতেছেনা। ইহা হইতে তাঁহার নাকি মনে হইয়াছিল যে, যে দেবতা সামাল ইন্দুরকে ভক্ষীভূত করিতে পারেন না তাঁহাকে পূজা করা অর্থহীন। এই সম্বন্ধে ছ'একটি কথা বলিতে চাই। কোনও পিতা যদি দেখেন যে তাঁহার জ্ঞানহীন পিশুপুত্র তাঁহার ভোজন পাত্র হইতে আন ভক্ষণ করিতেছে তাহাতে কি সেই পিতার মনে হয় যে শিশুপুত্র তৎক্ষণাৎ ভক্ষীভূত হউক অথবা তাহাকে মারিয়া ফেলি ?

নিরাকার ঈশ্বরের চিন্তা করা, ধ্যান করা কঠিন। এ জন্ম হিন্দু শাস্ত্রে ঈশ্বরের মূর্ত্তি
নির্মান করিয়া পূজা করিবার বন্দোবস্ত আছে; এবং শঙ্করাচার্য্য, রামান্তুজ, শ্রীচৈতন্ম, রামকৃষ্ণ
প্রভৃতি মহাপুরুষগণ প্রতিমাপূজা সমর্থন করিতেন তাঁহারা নিজেও প্রতিমাপূজা করিয়াছিলেন।
অতএব ধীরেন্দ্রবাব যাহা দেখাইতে চাহিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে।

স্থামী দয়ানন্দের মত এই যে ঈশ্বরের অবতার হইতে পারে না। কিন্তু ব্যাস, বাল্মীকি মুনিগণ ধ্যানে জানিতে পারিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র, প্রভৃতি রূপ ধরিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, শ্রীচৈতন্ত, রামকৃষ্ণপরমহংস প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সকলেই বিশ্বাস করিতেন যে ঈশ্বরের অবতার হয়। স্থৃতরাং স্বামী দয়ানন্দের মত গ্রহণ করিলে এতগুলি মহাপুরুষকে ভ্রান্ত বলিতে হয়।

স্বামী দয়ানন্দের মতে ঈশ্বর এক; সনাতনীরাও এই কথাই বলেন। কিন্তু ঈশ্বর এক হইলেও বিভিন্ন বাক্তির স্বভাব বিভিন্ন বলিয়া শাস্ত্রে ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপের কল্পনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরেক কেহ প্রভু বলিতে ভালোবাসেন, কেহ ভালোবাসেন বন্ধু বলিয়া ডাকিতে। এই জন্মেই ঈশ্বরের কৃষ্ণ, মহাদেব, বিষ্ণু, তুর্গা, ইত্যাদি রূপের কল্পনা করা হইয়াছে। ঈশ্বরের এতগুলি রূপের পরিকল্পনা সত্ত্বেও তিনি এক।



# ্মেশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন--

শীত শেষ হয়ে এল বসস্ত। সরস্বতী পূজোর উৎসবে তোমরা কদিন খুব মেতেছ নিশ্চয়।
সমন্তকালের ঠিক স্কুকতে সরস্বতী পূজোর উৎসব হওয়ার একটা গভীর মানে আছে মনে
স্থানা কি ? সরস্বতী হলেন বাণী—জীবনের বাণী, শীতের শুকনো শীর্ণ আড়ুষ্ট পৃথিবীতে সে
বাণী ফুটে উঠল গাছে গাছে নতুন সবুজ পাতায় রঙ্থেরংএর ফুলের উৎসবে। বোবা
পৃথিবী কথা কয়ে উঠল আনন্দে। সরস্বতীকে সেই ভাবেই আমর্য ভাবতে চাই।

প্রাণের সাড়া আনেন তিনি অচেতন জড়ের মধ্যে, ঘুমন্তকে তিনি জাগিয়ে তোলেন। পুঁথির পাতার শুকনো নীরস জ্ঞানের দেবতা তিনি ত নন, তিনি আনন্দময় উদ্দীপনা। শুভ্র তাঁর বর্ণ, অন্ধকার যে আলোর বন্থায় ধুয়ে যায়, সেই আলোর মত শুভ্র।

সরস্বতী পূজোর সমস্ত আনন্দ উৎসব কিন্তু এবারে একটি নিদারুণ শোকের ছায়ায় স্লান হয়ে গেছে। সরস্বতার বর পুত্র রূপে বাংলা দেশের হৃদয় যিনি জয় করেছিলেন সেই শরৎচন্দ্র আমাদের ছেড়ে গেছেন।

চিরদিন পৃথিবীতে কেউই থাকে না। সকলের যাঁরা গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসার পাত্র ভাদেরও একদিন বিদায় নিতে হয় এসব কথা জেনেও মন কি সান্ত্রনা মানতে চায় এই তুংখের দিনে। শরংচন্দ্রের মত অসামান্ত প্রতিভা নিয়ে যে সব অসাধারণ মান্ত্র জন্মান তাঁরা একটি পরিবারের আপনার জন্ম হয়ে তথাকেন না, সমস্ত দেশের তাঁরা পরমান্মীয় হয়ে ওঠেন। তাঁকে হারানর তুঃখ তাই পরমান্মীয়ের বিয়োগ ব্যথার মত সান্ত্রনাহীন।

শরংচন্দ্র কত বড় লেখক ছিলেন, বাংলা দেশের সাহিত্যকে কত গৌরব তিনি দিয়ে গৈছেন সে সব কথা এখানে আলোচনা করব না, বড় না হলে তোমরা সব বুঝতেও বোধ হয় পারবে না। তবু তোমাদের জত্যে যে কটি লেখা তিনি লিখেছিলেন তা পড়ে তোমরা নিশ্চয় বুঝেছ তাঁর কলমে কি যাছ ছিল। তোমাদের জগতে এমন কটি সঙ্গী তিনি এনে দিয়েছেন আদের তুলনা সেলেনা;—কোন দিন তাদের কেউ ভুলতে পারবে না। মনে করো দেখি ইন্দ্রনাথের কথা! অমন বন্ধুর সঙ্গ পেলেও জীবন ধন্য হয় না কি ?

–তোমাদের সম্পাদক মশাই



প্রিনিস্পাল হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র শুধু অধ্যাপনায় বড় ছিলেন না, তাঁর সব চেয়ে বড় গুণ ছিল—সত্যের প্রতি তাঁর অসামান্ত নিবিচল অনুরাগ ছিল। অপ্রিয় সত্য বলতেও তিনি কখনও কৃষ্ঠিত থাকতেন না। এ সম্বন্ধে তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহু গল্প ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। অধ্যাপনা তাঁর প্রিয় ছিল, ইংরাজা সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল, ছাত্রদের তিনি ভালবাসতেন। তাঁর মৃত্যুতে কলিকাতা বিশ্ববিল্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রমহলে অত্যন্ত ক্ষতি হয়েছে। হেরম্ব মৈত্র ও জগদীশ বোস এঁদের মৃত্যুতে ব্যাহ্মসমাজও তার ছটী অধিনায়ক হারিয়েছেন। গত মাঘোৎসবে এঁদের অনুপস্থিতি সকলেই অনুভব করেছিলেন। হেরম্ব মৈত্রের প্রান্ধবাসরে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন ই

জীবন ভাগুারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়, সংসার যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়। নির্বিচল ছিলে সভ্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার, তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়-মাল্য তার।

বাংলার জয় ! ইণ্টার প্রভিন্সিয়াল ক্রীকেটে বাংলা মধ্য ভারতকে ২৮ রাণে হারিয়েচে। ক্রীকেটে বাংলা দেশ বড় নাম করতে পারেনি কিন্তু এবার মধাভারতকে হারিয়ে সে নিজের ওপর বিশ্বাস এনে আরো ভালো করবার আশা করেচে। বাংলার এই জয়লাভ আরও আনন্দের ও আশার এই জন্মে যে তার তিন জন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—কার্ত্তিক বোস, হোসি ও লঙ্ফিল্ড এঁরা কেউ সে দিন খেলেন নি। নীচে ফলাফল দেওয়া গেলঃ

এরপর বাংলা পূর্বব ও পশ্চিম ভারত ফাইন্সালে বন্ধেতে নওয়ানগরের সঙ্গে খেলবে।



कृ चिन, **३०**88

মাজাজে চতুর্থ ক্রীকেট টেষ্ট ম্যাচে লর্ড টেনিসনের চীম এর কাছে আবার ভারতীয় চীম জ্য়ী হয়েচে—এক ইনিংদ ও ছ' রাণে। ইনিংদে হার লর্ড টেনিসন দলের ভারতবর্ষে এই প্রথম। ব্যারতে ব্রাবোর্ণ ষ্টেডিয়মে এবার পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ খেলায় রাবার (Rubber) নির্দ্ধারিত হবে। চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচের ফলাফল ঃ

ভারতবর্ষ-প্রথম ইনিংস ১৬৩

২৬৩ লেড টেনিসন দল—প্রথম " … ১৪ লেড টেনিসন দল—দ্বিতীয় " … .৬৩ ————— ২৫৭

গ্রীস দেশের এক বীর ছেলে ম্যারাথন যুদ্ধক্ষেত্রথেকে ২২ মাইল ক্রমাগত দৌড়ে এথেকে গ্রীকদের জয়লাভ বার্ত্ত। এনেছিলেন। এথেন্স নগর প্রান্তে পৌছে "Rejoice, we conquer,"—এই কথাটা বলেই তাঁর মৃত্যু হয়। এই গ্রীক যুবাটার নাম ফিডিপাইডীস। তিনি চিরদিনের মত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ রাণার হয়ে রইলেন। গ্রীসে পৃথিবীর প্রথম অলিম্পিয়াতে ও তারপর থেকে সর্ববদেশের অলিম্পিয়াতে এ ঘটনাটি চিরম্মরণীয় রাথবার জন্ম ম্যারাথন রেস অনুষ্ঠিত হয়। গত ফেব্রুয়ারী কলিকাতার টালা পার্কে অলিম্পিয়া উৎসবে ভারতবর্ষে প্রথম ম্যারাথন রেস অনুষ্ঠিত হল। পাতিয়ালার অমর সিং এই ম্যারাথন রেসে ২৬ মাইল দৌড়ে প্রথম হয়ে প্রাচীন ম্যারাথন-গৌরব অর্জন করে সত্যিই অমর হলেন।

গত ৬ ই ফেব্রুয়ারী রবিবার টালা পার্কে মহাসমারোহে ভারতীয় অলিম্পিক থেলাগুলি শেষ হল।। অলিম্পিক উদ্মোচনের পর প্রথম দিন 'মার্চ্চ পাষ্ট' (March past) অনুষ্ঠিত হয়—তারপর নানা প্রদেশের প্রতিযোগিরা এতে যোগ দিয়েছিলেন। অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান হয়েচে—পাঞ্জাব ও 'টাটা ট্রফি' পেয়েচে। তার মোট ৫৮ পয়েন্টন, বাংলা ও পাতিয়ালা জোড়ে দ্বিতীয় হয়েচে—তাদের প্রত্যেকের ৩৬ পয়েন্টন। তারপর ইউ পি ২০ পয়েন্টন। বাংলা এ প্রতিযোগিতায় বেশ ভালই করেচে। 'Pentathlon' ইভেন্টগুলিতে বেশী পয়েন্ট নিয়ে এল্ স্থকিয়া বাংলাকে জয়ী করেচে। কুস্তীতে, কবাটীতে, ও বাস্কেট বলে বাংলাই জয়ী হয়েচে। ৪০০ মিটার দৌড়ে ভারতীয় রেকর্ড স্থাপনা করে এফ্ গ্যান্টজার বাংলার গৌরব বৃদ্ধি করেচেন। এ ছাড়া ১০০ মিটার রেসে খান (বাংলা) প্রথম হয়েচেন;



মেয়েদের ১০০ মিটার রেসে প্রথম হয়েচেন মিস বারবারা এড্ভয়ার্ডস (বাংলা); মেয়েদের 'ডিসকাস থে।' তে প্রথম হয়েচেন মিস ম্যাকিনটায়ার ( বাংলা )। কিন্তু মোট পয়েটে পাঞ্চার इर्यट अथम ।

'ম্যারাথন' রেসে ২৬ মাইল দৌডে পাতিয়ালার নাম রেথেচেন অমর সিং—তাঁর সময় হয়েছিল-- ২ ঘঃ ৫৯ মিঃ , ৭ সেঃ ; বাংলার পি চন্দ্র ও আর হোর এঁরা ২য় ও ৩য় হয়েচেন। পাঞ্জাব নিয়েচে -- ১১০ মিটার হাডল, ৮০ মিটার হাডল (মেয়েদের); জেভলিন থোতে ও ভলিতে ও পাঞ্জাব প্রথম। সাইক্ল রেসে বন্ধে, ডিসকাসএ মাইসোর, হফ্-ষ্টেপ্-জাম্পএ মাল্রাছ ও প্র**থম হ**য়েচে। পাতিয়াল। প্রথম হয়েছে ম্যারাথন রেসে, ৫০০০ মিটার রেসে, ১৫০০ মিটার রেসে ও পোল ভণ্টে।

কবাটি (হা-ডু-ডু) প্রতিযোগিতাও এবারকার ভারতীয় অলিম্পিকের একেবারে নৃতন জিনিষ। ফাইস্যালে সি-পি কে ১৬-১৪ প্রেণ্টে হারিয়ে কবাটিতে বাংলা ভারত জয়ী হয়েচে। দিশি খেলাতেও বাংলা দেশ গৌরব রেখেছে।

কলকাতায় এই প্রথম মেয়েদের ইন্টার স্কুল স্পোটর্স দেখে আমরা থুব আনন্দিত হলাম। শুক্রবার ৪ঠা ফ্রেক্রারী কলকাতার মাঠে এই স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়। সেন্ট টমাস স্কুল এই প্রতিযোগিতার চ্যাম্পীয়ন হলেও বাঙ্গালী মেয়েরা বেশ ভালই করেচে! নীচে আমরা কয়েকটি ফলাফল দিলাম।

৫৫ গজ হাড্লু (বড়দের)

স্কিপিং (ছোটদের):

—মিদ পোট (সেঃ টমাদ )-প্রথম।

—মিস ব্রাউনলো (সেঃ টমাস )-প্রথম।

প্রথম ।

জেভ্লীন্থে ! ---মিস বি সেন ( লারেটো )-প্রথম। অবস্থাকল রেসঃ —মিস রেণ ঘোষ ( ডাফ )-প্রথম। ১০০ গজ রেস (বডদের); --মিস রুবি (জিউ গার্ল স)-প্রথম। ৭৫ গজ রেস (ইণ্টার): —মিদ গ্রীনউড (লা মার্টি নেয়ার )

ব্যালেন্স (বড়দের): -- মিস রমোলা মজুমদার (লেক স্কুল) স্থাক রেসঃ —মিস নিয়তি দে (ভিক্টোরিয়া)-প্রথম। প্রথম। ৫০ গজ রেস (ছোটদের )ঃ রাণিং ব্রড জাম্প (ইন্টার )ঃ — মিস্ জেকবস্ (সেঃ টমাস)-প্রথম। —মিস প্রতিমা দত্ত (বেথুন )-প্রথম।



জার্দ্মান কুস্তিগীর ফন্ ক্রেমারকে হারিয়ে ভারতীয় চ্যাম্পীয়ন কুস্তিগীর ইমাম বক্স পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর বলে পরিচিত হয়েচেন। কুস্তি জগতে এটা মন্ত খবর। গুঙ্গাকে হারিয়ে ক্রেমার হয়েছিলেন অপ্রতিদ্বন্দী আর একমাত্র এই গুঙ্গাকে ভয় করে চলতেন ইমাম বক্স। শীঘ্রই ক্রেমার ও ইমাম বক্সকে আহ্বান করা হোল। ইমাম বক্স পৃথিবীতে অপরাজের হয়ে ভারতের যে সন্মান গুঙ্গা মুহুর্ত্তেব ভূলে হারিয়ে ছিলেন তিনি সে সন্মান ফিরিয়ে এনে কুস্তীতে ভারতকে অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বন্ধেতে ফন ক্রেমার ও ইমাম বক্সের আশ্চর্য্য লড়াই চিরত্মরণীয় হয়ে রইল। বিদেশে ক্রেমার এর মত কুস্তীগীর আর নেই-ইমাম বক্স এর সঙ্গে তিনি যা খেলা দেখিয়েছেন তা অতি স্থান্দর।

পায়রা রেসের কথা শুনেচ? অনেকে হয়ত শোনোনি। বাংলাদেশে আমরা অনেকে তো পায়রা পুষি তাদের ওড়াই কিন্তু রেস কৈ খুব বেশী শোনা যায় না। এলাহাবাদে এবার শোনবার মত পায়রার রেস হয়েচে। এলাহাবাদ থেকে কলকাতা পর্য্যন্ত ৫১০ মাইল বড় কম নয়। ২৮শে জানুয়ারী শনিবার সকাল ৭-২২এ ৪০টা পায়রা এলাহাবাদ থেকে ছাড়া হয়—কলকাতায় তাদের মধ্যে ছটিকে দেখা গেল ঐ দিনই বিকেল ৬টার সময়। আশ্চর্য্য নয়! কত তাড়াতাড়ি এসেচে বলতো? যে পায়রাটি প্রথম হয়েচে তার নাম 'রেবা,' এটি মিঃ এস্ দি ব্যানাজ্জির পায়রা। আর দ্বিতীয় হয়েচে মিঃ এস্ এন্ চৌধুরীর—"ট্রাই এগেন্"। অনাক্য পায়রাগুলি স্বাই পরদিন সকালে এসে পৌচেছিল।

এই রেসিং পায়রাকে আগে নানা কাজে লাগান হোত। এরা ত্ব দেশবিদেশের ডাক পিওনের কাজ করতো। বিত্যুৎ আবিদ্ধারের আগে পায়রা ডাকই ছিল সধার প্রিয়। বেলজিয়ামে এখনও মহা উৎসবে পায়রা ওড়ানর স্পোর্ট করা হয়। গত মহা য়ুদ্ধে পায়রা অনেক গোপন দরকারী কাগজ পত্র নিয়ে শক্র পক্ষের ওপর দিয়ে ওড়ে আসা যাওয়া করেচে। আনেক জায়গায় নীচে উড়তে গিয়ে বেচারা গুলিতে প্রাণ হারিয়েচে। য়ুদ্ধে জার্মানরা শক্রপক্ষের পায়রা দমন করবার জন্ম শিক্ষিত বাজ পাখী নিয়ুক্ত করতো। প্রাচীনকালে চীনেরা বড় পাখী তাড়াবার জন্ম পায়রাদের গলায় ঘণ্টা লাগিয়ে দিত। পায়রা অনেকদিন ধরে আনেক দূর দূর ক্রমাগত উড়ে ঠিক নিজের জারগাটিতে পৌছতে পারে-কোন ভূল হয় না তাদের।



অরোরা পোলারিস (Aurora polaris) কি জান ? আকাশের উত্তর কিম্বা দক্ষিণ মেরুদণ্ডে এদের কখনও কদাচিৎ দেখা যায়। উত্তর আকাশে যে অরোরা দেখা যায় তার পুরো নাম অবোরা বোরিয়ালিস (Aurora Borealis) আর দক্ষিণে যে অরোরা দেখা যায় তাকে বলা হয় অরোরা অষ্ট্রালিস। কেবল মাত্র অরোরা বোরিয়ালিস কয়েকবার দেখা গিয়েচে। নানা বিচিত্র রং এ আকাশে আলোকচ্ছটা বা উল্কার মত এদের দেখায়। সাধারণতঃ বক্র আকারে (arc) বা রস্মিরূপে, কথনও আবার গোল বা ঢেউ এর মত, কখনও আলোক পর্দার মত এরা দেখা দেয়। যথন এরা ক্ষীণ হয় এরা দেখতে হয় সাদা, আর একট উজ্জ্বল হলে হলদে দেখতে হয়, বেশী উজ্জ্বল হলে সবুজ নীল লাল ও নানা বিচিত্র রং এ এরা দেখা দেয়। আকাশ ও পৃথিবীর বৈছ্যাতিক ও চুম্বক শক্তির অবস্থা বিপর্যায়ে এরা প্রকাশ পায়। কথনও কখনও এদের আবির্ভাবের পর ঝড়ের সূচনা হয়। সম্প্রতি [গত ২৬শে জামুয়ারী] লণ্ডনে এক উজ্জ্বল আলোক বিশিষ্ট অরোরা বোরিয়ালিস দেখা গিয়েচে। এরকম আশ্চর্য্য অরোরা নাকি ইউরোপে বহু শতাব্দী দেখা যায় নি। সন্ধ্যার দিকে আকাশের কোণে প্রথমে সামান্য একট লাল আলোর আভা দেখা যায়, পরে ক্রমশঃ সেটা রং এ উজ্জ্বল হতে হতে ঘন নীল হয়ে ওঠে। আনেকে আগুন লেগেচে ভেবে ভয়ে ফায়ার ব্রিগেডে খবর দিয়েছিল! কেউ কেউ ভেবেছিল লণ্ডনের রাজপ্রাসাদে [Windsor castle ] বুঝি আগুন লেগেচে! লণ্ডন সহরে এই আশ্চর্য্য খবরটা জনসাধারণকে জানাবার জন্ম অরোরার নীচে বড় বড় এরে।শ্লেন চালান হয় রেডিয়ো ও নানা আওয়াজে চীংকারে অরোরা দেখা দিয়েচে বলা হয়। এত চীংকার আর কোলাহল হয় যে সমস্ত লণ্ডন সহর ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিল! অনেক ভেবেছিল যুদ্ধের বুঝি আয়োজন হচ্চে! অরোরার এই আকস্মিক আবির্ভাবে অনেক অন্তত জল্পনা কল্পনাও চলছে-এর ফল কি হবে।





ইন্দিরা দেবী

আমার আদরের ছোট বোনেরা—

কি খবর তোমাদের ? সাড়া শব্দ নেই চুপ চাপ বসে বসে কথাগুলি আমার শুনে যাচ্ছ বা পড়ে যাচ্ছ কিন্তু অভিমত কিছু জানতে পারছি না। রান্নাঘর শুনতে কী ভারী বিরক্ত লাগছে না রাগ হচ্ছে ? ভাবছো গল্প নেই মজার কথা নেই খালি ভারিকী চালের কথা— আচ্ছা আজ কি শুনবে তোমরা বলতো ? মাঝে মাঝে যদি তোমাদের মতামত আমায় জানাও তা হলে খুব খুসী হই।

আজকে তোমাদের একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ের সম্বন্ধে কিছু বলবো। সেলাই সম্বন্ধে তোমরা সবাই অল্প বিস্তব্য কিছু জানোঃ ছোট ছোট জামা ফ্রক ইজের, জাঙ্গিয়া প্রভৃতি তৈরী করাটা থুব কন্ত সাধ্য ব্যাপার নয়। কন্ত সাধ্য হচ্ছে মনকে এরকম কাজে নিযুক্ত করার প্রচেষ্টাকে। তোমাদের হয়তো অনেকের এখন পুতুল খেলার নেশাটা আছে—আমারও মনে পড়ে আমি যখন তোমাদের মত ছোট ছিলাম খবরের কাগজ কেটে কেটে পুতুলের জামা কাপড় তৈরী করতাম। আর একটা কি ছিল জান ? দিদি বা আত্মীয়দের যার ভাল শাড়ী দেখতাম বলতাম এটা ছিঁড়ে গেলেই আমায় দিও। তোমাদের সময় এখন তো কত সুন্দর সুন্দর পুতুল খেলনা ও তাদের জামা কাপড় তৈজস পত্র বেরিয়েছে গামাদের সময়ে কিছু ছিল না। মাটীর আর কাঁচের পুতুল—তাও কাঁচের গুলো কত দাম—শোয়ালে চোখও বুজতো না, হাত পায়ে গহনা পরানো কি জামা পরানও যেতো না! তোমাদের ঐ সুন্দর ফুন্দর আলুর পুতুল ওদের তো জামা কাপড় পরাতে হয় ইচ্ছাও করে। ওর সায়া, ব্লাউজ, প্রেন ব্লাউজ, ফ্রিল দেওয়া ব্লাউজ, হাতে কাটা কাটা জাফরি মত এসব কি করে করবে বল তো ? আছে। খবরের কাগজ নাও—কিন্তু নেবার আগে দেখো সেটা



काञ्चन, ১৩८६

পুরানো কিনা অর্থাৎ কিনা যদি সেদিনের হয় নিওনা'—আচ্ছা তারপর সেটা ভাঁজ করে আগে তোমার নিজের গায়ের একটা জামা ফেলে কেটে নাও—দেখে দেখে করে। তাহলে ধারণা হবে কেমন ভাবে করবে, তারপর ঐ জিনিষটা ছোট ভাবে কেটে নাও—যাতে তোমার ঐ পুতৃলের গায়ে মাপে হয়—যে রকম তোমার ইচ্ছা তেমন ভাবে করো। ২।১টা তৈরী করলেই দেখে। কেমন ভাল লাগবে—এই করতে করতে তারপর নিজের জামা সায়া প্রভৃতি তৈরী করতে পারবে তোমরা এরকম পুতৃল খেলার ভিতর দিয়ে ছোট হোট ফ ক রাউজ ইজের জাঙ্গিয়া প্রভৃতি কাটবার চেষ্টা করে।। এতে করে তোমাদের পুতৃল খেলার ভিতর দিয়ে খানিকটা আনন্দ আসবে। তোমাদের এ বিষয় আমি পরে বলবে।। ছোট ছোট অপ্রয়োজনীয় জিনিব নিয়ে কেমন স্থানর খেলার জিনিব করা যায়—তা তোমাদের জানাব।

আজ একটা মজার গল্প শোনো:—বেড়াল আর কাকাতুহা

মেনি বেড়াল, বুকধান। তার সাদা, নাক মেটেরং এর আর ঘন নীল চোথ দেখতে মন্দ নয়, এমনি এই বেড়াল—এটা হ.লা আমার পোষ।—আদর করে তার নাম রেখেছি 'পুষু'। তার সঙ্গে আমার প্রভু ভৃত্য সম্বন্ধ নয়—আমার পুষু বিছানায় আমার পায়ের কাছে রাতে ঘুমোয়—যথন লেখা পড়া করি তখন চেয়ারটীর হাতলে বসে ও কেমন ঝিমোয়। বাগানে বেড়াবার সময় ও আমার পিছনে পিছনে থাকে—খাবার সময় আমার সহকারীর কাজ করে। এমনি আমার আদরের পোষা বেড়াল—নাম তার 'পুষু'।

একদিন হয়েছে কি আমার এক বন্ধু বিদেশ যাবার সময় তার একটা পোষা কাকাত্য়া আমার জিম্মায় রেখে গোলেন—যাতে সে একটু ভাল ভাবে থাকতে পায় —নিয়মিত খেতে পায়। কাকাত্য়া নিজের পরিচিত বাসস্থান ছেড়ে আমাদের বাড়ী এসে রইল, তার ভাব গতিক দেখে মনে হলো—সে যেন জলে এসে পড়েছে। ঠোঁট দিয়ে তার দাঁড়টিকে কামড়ে ধরে আস্তে আস্তে সে তার ওপরে গিয়ে বস্লো। 'পুরু' কথনও কাকাত্য়া দেখেনি—তাই একে তার মুতন জীব মনে হলো; নিঃশব্দে সে এই পাখীটির দিকে চেয়ে রইল এবং এর সম্বন্ধে অসম্ভব যত ধারণা তার মনে জ্বেগছিল—সে সব ভাবতে লাগলো। বাগান আর উঠোনটীর উপর বসে বসে এ কথাই বহুবার ভেবেছে। তার যদি বাকশক্তি থাকতো সে তার মনের ভাব অসম্ভোচে প্রকাশ করে বলতো—"এটা নিশ্চয় সাদা রঙের মুরগী।" এই রকম কিছু ভেবেই বোধ হয় পুরু টেবিল থেকে নেমে পড়ে ঘরের কোনে ঘাপটি মেরে বসলো—সামনের পা ছটো ঈষৎ উঁচু করে মাথাটা নীচু করে দক্ষ শিকারীর মত ৩ৎ পেতে



রইল। কাকাত্য়া উৎকণ্ঠায় তাকে দেখতে লাগলো—পাখা ছটো তার অকারণে ঝাড়তে লাগলো—পদশৃখল দিয়ে বার ছই শব্দ করলো, দাড়নীর উপর ঠোঁটটী ঘদে তীক্ষ করতে লাগলো। পুরু যে ছষ্টুমী করবার ফদী ফি.কির খুঁজছিল তা দে সহজ্বেই বুঝতে পেরেছিল—মোহিত হয়ে পড়েছে এমনি দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে পুরু কাকাত্য়াটীর দিকে তাকিয়ে রইল। সাদা হলে কি হবে মুরগীটা খেতে মন্দ হবে না—এ ছিল পুষুর চোখের ভাষা!

আমি বেশ কৌতুক করে এদের যুদ্ধের আয়োজন দেখছিলাম। প্রয়োজন হলে যে এদের আয়োজন নিরর্থক করে দেবো—দে কথা আমার মনে মনে ছিল। পুষু কাকাতুয়ার কাছে ধীর পদে এগিয়ে গেল—তার মেটে রঙের নাকটা ফুলে উঠলো—দে তার চোখ ছটো অর্দ্ধেক বন্ধ করে আবার পুর্ন ভাবে চেয়ে রইল—থাবাটা গুটিয়ে নিল! একটা উন্মাদনা তার সারা শরীরে বয়ে গেল। আহারের আশায় উংফ্ল হয়ে তার ক্ষুধা হঠাৎ চনচনিয়ে উঠলো। মৃতুর্ত্ত মধ্যে পুষুর পিঠটা জ্ঞা মুক্ত তীরের মতো খাড়া হয়ে দাঁড়ের উপর সে এসে পড়লো।

কাকাতৃয়া নিজের আগত প্রায় বিপদে—নিজের অবস্থা বুঝতে পেরে স্থির গন্তীর অথচ দৃঢ়স্বরে হঠাং বল্লোঃ মহাশয়ের ত্রেক্ফাষ্ট হয়েছে কী ?

কাকাতুরার কথা শুনে তে। পুষু ভয়ানক চমকে উঠলো--ভয়ও পেলো, ভয়ে সে পিছিয়েও গেলো। যুদ্ধের দামামা, হঠাৎ কতকগুলো প্লেট অনঝন করে ভেঙ্গে পড়ার শব্দ-কানের কাছে পিস্তলের শব্দে--সারা শরীরে মনে কিসের ঝড় বয়ে গেল। কিম্বা এই সব
ঘটলেও এত ভয় হয় পেতো না, যত ভয় সে পেলো মানুষের মত কাকাতুরার এই কথায়।

'এটা পাখী নয়—এ নিশ্চয় একজন গণ্যমান্ত ভদ্রলোক।'—মনে মনে এ কথাই হয়তো সে বল্লো। এদিকে কাকাতৃয়া আনন্দে চীংকার করে গান আরম্ভ করলো। পুষু আমার দিকে একটা জিজ্ঞাসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ধীরে ধীরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর দিন থেকে পুষুকে কাকাতুয়ার দিকে আর যেতে দেখা যায়নি। তাহলে কাকাতুয়াটা একেবারে ভদ্রলোক বনে গেল ?

#### বিশেষ দ্ৰপ্তব্য

গতমাসের প্রতিযোগিতার শেষ তারিখ আমরা ২৫ শে ফাল্কন পর্য্যস্ত রাখিলাম। রংমশালের আগামী সংখ্যায় পৌষ ও মাঘ মাসের প্রতি-যোগিতার ফলাফল আমরা প্রকাশ করিব। ফাল্কন ও চৈত্রের প্রতি-যোগিতার ফলাফল বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। পুরস্কার বিতরণ করা হইবে নববর্ষে ১লা বৈশাখ।



#### মিষ্টি ভাই বোনেরা!

তোমাদের চিঠির সবারই গতবার উত্তর যায়নি বলে রাগ অভিমানের পালা স্থ্রুহয়েছে, কিন্তু এ দোষ তোমাদের দিদিভাইএর নয়, স্থানাভাব ঘটেছিল, সেইজন্য উত্তর দিতে পারিনি। একটা কথা—দেখো, গ্রাহকগ্রাহিকা ভিন্ন চিঠির উত্তর দেওয়া নিয়ম নেই কিন্তু তবুও আমি দিচ্ছি এবারে, পরে আর সন্তব হবে না ভাই। কাজেই, যারা গ্রাহক নও, শীঘ্র গ্রাহক হয়ে পড়ো। আরও বলে রাখি। এই বিভাগের নিয়ম, ছেলের সঙ্গে ছেলে মেয়ের সঙ্গে মেয়ে'র লেখনী বন্ধু হবে। লেখনী বন্ধুদের নাম ঠিকানা আমি তোমাদের স্বতন্ত্বভাবে পাঠিয়ে দেবো।

এবারে গতমাসের বাকি চিঠির দপ্তরের উত্তর দিই তোমাদের।

জগদীশ ভাই ! তোমার চিঠি পেয়ে ভারী আনন্দ হলো, সব চেয়ে বেশী খুসী হয়েছি 'ভূমি' বলেছ বলে। তোমার হারান দিদিকে খুজে পাবে ভাই তোমার রংমশালের ভাই বোনের ভিতর। মনে ছঃখ রেখোনা। 'লেখনী বন্ধু' নিশ্চয় করে দেবো।

শিবপ্রসাদ ভাই! রংমশালকে তুমি ভালবাস জেনে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে।
দাদার সঙ্গে ঝগড়া করতে নেই-—আর তো তোমার কোনও অভাব রইলো না ভাই—দাদার
মত তুমিও 'লেখনী বন্ধু' পাবে। আর বড় হয়ে তুমিও দাদার মত স্থলর ইংরাজী লিখতে
পারবে। তোমার যা জানতে ইচ্ছা হবে জানাবে, বুঝেছ ?

অন্বয় ভাই! তোমার চিঠি পেয়ে মনে হচ্ছিল-যদি অল্প কথায় সব জানিয়ে চিঠি লেখার প্রতিযোগিতা হয়, তার প্রথম পুরস্কার তুমি পাবে। এটা থুব শক্তির দরকার। লেখনী বন্ধু করে দেবো।



অবনী ভাই! তোমার ছটি চিঠি এসেছে—প্রথম চিঠি খানা দেরীতে এসেছিল বলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি—তোমরা বাংলা ১৭৮৮ তারিখের মধ্যে যা জানাবার লেখবার জানালে তবে স্থবিধে হয় ও উত্তর যায়। তোমাদের উপর আমি রাগ করতে পারি কি? তোমরা আমার কত স্নেহের ও কত আদরের। লেখনী বয়ু স্বাইকেই দেবো। তুমি টাটার লোহার কল কারখানার ছবি পাঠিও, মনোনীত হলে সম্পাদক মশাই ছাপিয়ে দেবেন। হাতের লেখাটা তোমার ভালো তাহলেও আরও পরিস্কার করবে।

হ্ববীকেশ ভাই! তোমার আজগুবি সথ দেখে ভাল লেগেছে। নিশ্চয় দিদিভাইএর কাছে আব্দার জানাবে। প্রবাসী ভাইদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলেই তো এসেছি তোমাদের কাছে। তুমি যা যা লিখতে বলেছ, আমি সম্পাদক মশাইকে জিজ্ঞাসা করে জানাবো।

গৌরাঙ্গ ভাই ! তোমার চিঠি ভাল করে পড়েছি। লেখনী বন্ধু পাবে। হাতের লেখা তোমার ভাল হলেও বড় ছোট—অক্ষর গুলি বেশ স্পষ্ট করলে ভবিয়াতে লেখা খুব ভাল হবে। রাগ করছে ? দিদিভাইকে যে সব দেখতে হয়, তাই বলছি।

অরুণ ভাই! ভাবছিলাম চুপচাপ কেন? চিঠি পেয়ে আমার মনের মেঘ কেটে গেছে। তোমাদের জন্ম তারিখ জানাবে—বড়দিদি হলে আশীববাদ করতে হয়, জন্মদিনে জানোতে ? রাগ অভিমান করতে নেই।

অমল ভাই! দিদি নেই বলে ছঃখ আর করোনা—তোমাদের আদরের রংমশাল সে অভাব রাখবে না। আমিও 'তুমি' ভালবাসি—অমল নামটি ভাল-কিন্তু 'করু' বেশ মিষ্টি—
ঠিক তোমার নামেরই উপযোগী। গল্প খুব লেখো—কিন্তু প্রকাশ হোক-প্রথমেই এমন ভাব
যেন মনে না আসে—লিখে যাও কেবল—পরে দেখবে কেমন স্থুন্দর লিখতে শিখেছ। যেটা
তুমি পাঠিয়েছ, এখনও পড়িনি, পরে জানাবো।

আরতি চক্রবর্ত্তী বোন। আমি রাগ করেছি—সম্পাদক মশাইকে চিঠি লিখেছ— আমায় তো লেখনি—আমি যেচে তোমায় লিখছি। রংমশাল তো দের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। এবারের চিঠির দপ্তর—

সুরমা ও সমরেশ বস্থ—কলিকাতা (গ্রাহক নং ৯২১)। প্রিয় দিদিভাই ! আমরা আনেকদিন পরে চিঠি লিখছি—দেখে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—গত আশ্বিনে আমার দিদিটী মারা গেছেন সেইজগুই লিখবো ইচ্ছা হলেও—কাজে হয়ে ওঠেনি... কিন্তু আমরা অনেকদিন আপনাকে দিদিভাই করে নিয়েছি...মা বলেছেন আমার ছটা মেয়েও ছটা ছেলে ছিল—তা



একটা মেয়ে হারিয়েও আর একটা মেয়ে পেলাম। আমরা ভারী সঙ্গী ভালবাসি—আমাদের 'লেখনীবন্ধু' করে দেবেন। আমার বয়স (সুরমা) পনের বংসর আর আমার বয়স (সমরেশ) নয় বংসর। আমার হবি বইকেনা ও পড়া, ছবি জমান ও ভালো ভালো লোকের জীবনীপড়া আর আমার (সমরেশ) ডাকটিকিট ও ক্যালেগুার। আমরা হু'জনেই মাঘমাসে জন্মছি..... প্রণাম নেবেন।

শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়—পাটনা (গ্রাহক নং ৯৪১)। দিদিভাই! যেদিন থেকে তুমি আমাদের সকলের দিদিভাই হয়ে রংমশালের পাতায় দেখা দিলে—-সেদিন থেকেই তোমার সঙ্গে আলাপ করবার ইচ্ছা ছিল, আমার মস্তদোষ নিজে এগিয়ে কারো সঙ্গে আলাপ করতে পারি না—তবু ও আজ সাহস করে তোমাকে চিঠি লিখছি—কারণ মনে হচ্ছে---যত বাজে আব্দারই করিনা কেন—সভ্যিকারের দিদির মত হাসিমূথে সহ্য করবে। কল্পনা আর অঞ্চলি— এরা তোমায় স্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছি দিদি—কিন্তু ওরা ভুল করেছে—তোমাকে আমরা কল্পনায় ভেবে রেখেছি.....ভোমার পরিচয় আমরা পাচ্ছি তোমার স্নেহে ভালবাসায়--তাই তো যথেষ্ট দিদি.....তার চেয়ে তুমি চিরকালই নিজেকে আমাদের কল্পনার আড়ালে ঢাকা দিয়ে রেখো দিদিভাই। আমি এইবংসর পাটনা মেডিকেল কলেজে ঢুকেছি-—আমার বয়স আঠার বৎসর—হয়তে। রংমশালের গ্রাহ্ক হবার পাকে আমার বয়স বেণী —কিন্তু আমি রংমশালকে ভালবাসি।...আমার জীবনের লক্ষ্য কি জান দিদিভাই—আমি চাই খুব বড় একজন Surgeon হ'তে—এত বড় যে সারা পৃথিবীতে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে :..আমাব ত্ব'একটা হবি আছে--- অন্তত তা আমি স্বীকার করি। একটা হচ্ছে যতরকম পোকা মাকড় জন্তু জানোয়ার পাই—তা স্পিরিটে ডুবিয়ে রাখি। আর একটা (হেসোনা ভাই) যেখানে আমি যাই প্রত্যেক নতুন জায়গার খানিকটা জল আর মাটি শিশিতে ভরে লেবেল করে—কবে দে জায়গায় যাই নাম ইত্যাদি লিখে রেখে দিই। খুব অদ্ভত না १.....আমায় লেখনীবন্ধু करत मिछ।...

শিবরাম বন্দোপাধ্যায়—ভবাণীপুর (গ্রাহক নং ৮৭৬)। দিদিভাই, এ চিঠি বোধহয় পছন্দ হবে না কারণ সবাই বলে আমি চিঠি লিখতে জানি না।.....আপনি আমায় ডাক নামে সম্বোধন করবেন.....আমার ডাক নাম 'এস'।.....আমি সমস্ত দেশের টাকা জমাতে ফটো তুলতে ও কুকুর পুষতে ভালবাসি...কিন্তু আমাদের বাড়ী কুকুর পুষতে দেয় না। ডিটেকটিভ ও য়াডভেঞ্চারের গল্প বই পড়তে আমার ভাল লাগে.....আমায় লেখনী বন্ধু করে দেবেন।

স্থজাতা—Gethia (গ্রাহক নং ৮০০)। দিদিভাই মণি! যথন থেকে তুমি চিঠির



ফার্রন, ১৩৪৪

বাল খুলেছ তথন থেকেই আমার 'লেখনী বন্ধু' পেতে ও তোমার চিঠি লিখতে ইক্ছা করতো...
এখন মনে হচ্ছে তুমি আমার অপরিচিত নও।...আমি একজন যক্ষারোগী, হিল ক্রেষ্ট স্যানিটেরিয়মে আমি আজ হু'বছর আছি...আমার বয়স ১৮ বংসর, ক্লাস নাইনে উঠে পড়া ছেড়েছি।
আগে আমি গান গাইতে, এস্রাজ ও সেতার বাজাতে, ছবি তুলতে, সেলাই করতে ও বুনতে
পারতাম—কিন্তু এখন সেলাই ও বোনা ছাড়া সবই বারণ।...আমার পাখী পোষা ও বাগান
করার সথ খুব কিন্তু শরীরে কুলোয় না...আমায় লেখনি বন্ধু করে দিও...আমায় বোধহয় কেউ
বন্ধু করতে চাইবে না কোনও গুণ নেই তো...কোন ভাইবোন T. B. সম্বন্ধে যদি কোন প্রশ্ন
করে জানতে চায় তাহলে যথাসাধ্য জানাবো।...

স্থারমা সমরেশ ! তোমাদের চিঠি পেয়ে খুব খুসী হয়েছি। মাকে নমস্কার দিও —সত্যিই তিনি মেয়ে পেয়েছেন বলো তাঁকে। তোমরা আমায় এখানে চিঠি দিলেই আমি পাবো-—আমি তোমাদের সব্বাইকেই খুব ভালবাসি।

শুভেন্দু! তোমার চিঠি সর্বোপরি তোমার হবি আমায় খুব আনন্দ দিয়েছে ভাই। তোমার বয়সের কথা বলেছ—আমরা ৬ থেকে ১৮ পর্যান্ত রংমশালের এই বিভাগে প্রথম যোগদেবার বয়স ঠিক করেছি—বয়স নিয়ে সব সময় বিচার করা চলেনা ভাই, মন নিয়ে বিচার করতে হয় —এই বিভাগে আমার একটা ৬০ বছরের বোন আছেন—জানো ? আমি আশীর্বাদ করছি তোমার যা লক্ষ্য তুমি যেন তাই হতে পারো ভাই।

শিবরাম ওরফে এস ! সত্যি তুমি এস এই বৈঠকে। চিঠি লিখতে খুব ভাল পারো কিন্তু লেখাটা একটু পরিস্কার করতে চেষ্টা করবে বুঝেছ ? লেখনী বন্ধু পাবে। কোন্ স্কুলে পড় লিখো।

স্ক্রজাতা বোনটী! চিঠি পেয়ে খুদী হয়েছি—> ক্রাই তোমার দক্ষে আলাপ করবে। তোমার পদবী দাওনি কেন? তুমি T. B. সম্বন্ধে জানিও---তোমার কি থেকে ওরকম অমুখ হলো ? সব জানিও ভাই।

অরুণ ভাইটী, স্থপর্ণা বোনটী! ভোমাদের জোর তাগাদ। ছিল কিন্তু স্থানাভাবে মনেকের চিঠির উত্তর গেলোনা, রাগ করোনা লক্ষ্মী ভাইবোন। শিবাণী, রবীক্র, দিলীপ, বাশরী, যুগল, স্থনীল, মুকুল, বিকাশ, জীমৃতবাহন, অরুণ, প্রভৃতি তোমাদের চিঠি পেয়েছি---কেউ অভিমান করোনা---আমার ভালবাসা, স্বেহাদর সকলে নিও।

ইতি—শুভার্ষিণী ভোমাদের—





## ৰুলুবাৰুর একতি বেলা

রাধারাণী দেবী

মঞ্রাণী! একট্থানি, চার বছরের মেয়ে।
ফুট্ফুটে ঠিক তারার মত, বেড়ায় নেচে গেয়ে।
ফোন কালো চোখের তারা, তেমনি কালো চুল,
রংটী! যেন গায়ে মাখা, গোলাপ চাঁপা ফুল।
মেয়ে—কিন্তু নয় সে মেয়ে, একেবারে ছেলে,
চুল ছাঁটে সে ছেলের মতই, ফক দিয়েছে ফেলে
ক্রেপ ডি সিন, সিক্ষ্ পপ্লিন, আর

ছাপার রকমারী। ক্রম কার প্রথম কার কার কার্যায়

কিন্তু, হাফ্প্যাণ্ট্ আর হাফ্সার্টেভেই মানায় তাকে ভারী।

মঞ্রাণী। নামটা মোটেই মনমত নয়।
"বুলুবাবু" ডাকলে তারে মনটা খুসী রয়।
আছে তাহার বছর দশের একটি মাত্র ভাই।
রোজ সকালে দাদায় তাহার জাগিয়ে
দেওয়াই চাই।

ছই জনেতে, একই সাথে মুখ ধোওয়া আর পড়া দাদার পড়া সিক্সথ্ ক্লাশের, আর বুলু কাটেন ছড়া। খান্ ভিনচার প্রথম ভাগের আছে ছবির বই, কিন্তু তা'তে মন ওঠে না, আরও বেশী চাই। দাদার যেমন, ] তেমনি ভারো, কি আর ও করে ? চেম্বাস, আরও খান চারপাচ, মেলিয়ে

চেম্বাস, আরও খান চারপাঁচ, মেলিয়ে বসে ধরে।

[দাদার] বাংলা, গ্রামার, ইংরিজী ওর স্বই চেনা আছে।

কিন্তু, সবার চেয়ে লাগে ভালো রংমশাল ওর কাছে।

লিখতে যেমন পড়তে তেমন, সবই যেন জল, এক মিনিটেই ভরাণ পাতা, ভরাণ ঘরের তল দাদার আদেশ করতে পালন, উৎসাহটা ভারী কখন ছোটেন বই আন্তে, কখনও বা ছুরী। মনের মাঝে ভাবটা, ও নয়কো যে সে ছেলে, একেবারে পড়বে সে যে জিলার স্কুলে। পড়ার শেষে, মায়ের কাজও এগিয়ে দেওয়া চাই কখনও ঝাড়েন, ঝাড়ন হাতে, কখন লাগান ঠাই

মনটা থাকে উদাসপারা, দাদার স্কুলে যাবার পর, চুপি চুপি শুধায় মাকে, "মা গো, কবে রবিবার ?" একটা মিনিট নাইক ছুটা, এটা ওটার কাজে থাকেন ব্যস্ত, যতক্ষণ না বেলা একটা বাজে। অতঃপর, একটা কথা চুপি চুপি বলি, মেনুমুখে মঞ্জুরাণী পড়েন ঘুমে ঢলি॥

## ছুতীর একটা রাত

#### রংমশালের ভাই বোনেরা.

তোমাদের অনেকের অনেক রকম লেখা ও চিঠি পড়ি—আমার কিন্তু লিখবার ইচ্ছা যথেষ্ট থাকলেও লেখা আর হয়ে ওঠে না। তার প্রধান কারণ সম্পাদক মশাই আমায় স্থান দেবেন কি না জানি না।

যাই হোক, এবার পুজোর ছুটীতে একটা রাতে যে আনন্দ পেয়েছিলাম, তার ভাগ তোমাদের না দিয়ে পারলাম না। পরীক্ষা শেষ কোরে পর দিনই তল্পীতল্পা গুটীয়ে মাসখানেকের মত পড়ার ভাবনা ভুলে, বইগুলো 'গ্যাপথেলিন' দিয়ে বাস্ক বন্দী কোরে সাত হাজার ফিট উচু দার্জিলিং এর দিকে রওনা দিলাম। কোলকাতার দারুণ গরম থেকে এসে, পাহাড়ের ঠাণ্ডা হাওয়া প্রথম প্রথম বড়ই ছালাতন স্কুরু কোরল।

সেদিন ছিল কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা। অমন পরিষ্কার দিন দেখে ঠিক হোল "টাইগার হিল" এ সূর্য্যোদয় দেখতে যাওয়া হবে। দার্জ্জিলিং এ "টাইগার হিল্" থেকে সূর্যোদয়টা শুনেছিলাম সে নাকি এক আশ্চর্য্য দৃশ্য—দেখলে আর জীবনে ভোলা যায়না। বিশ্বাস তথন কোরিনি—ভাবলাম ওরা সব কবি মানুষ ওদের কথাই আলাদা। কিন্তু ভাই যদিও আমি কবিত্বের ধার ধারিনে, তবু সেদিন যে সূর্য্যকে উঠতে দেখেছিলাম, সেই সূর্য্যকে আর যে কোনদিন দেখতে পাব তেমন দ্রাশা রাখিনা। কে বোলবে যে ঐ একই সূর্য্য, প্রতিদিন ভোরে আমাদের কোলকাতার বাড়ীর তেতলার রঙ-চটা ট্যাঙ্কএর ওপর আর ঐ পাদের গলির স্থপীকৃত তরকারীর খোসার ওপর তার প্রথম আলোট্ক ফেলে।

তাড়াতাড়ি কোরে বিছানায় আশ্রয় নিলাম, কেননা মাঝরাত্রে উঠতে হবে, যতটা ঘুমিয়ে নেওয়া যায়। গরম কাপড়ের স্থপ মাথার কাছে রাখলাম। শুনেছিলাম সেখানে ঘত গরমই পরে যাওনা কেন, শীতে নাকি জমে বরফ হতে হয়। আমার নাকি একটু ঠাণ্ডা লাগলেই অসুথ করে, মায়ের মতে অবশ্য।

অক্টোবর মাসের শেষ বেজায় শীত ও লেপ মৃড়ি দিয়ে কি আরামেই ঘুমচ্ছিলাম—এমন সময় মায়ের ঘন ঘন ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। বুঝলাম ঘাবার জন্ম প্রস্তুত হতে হবে। মা বল্লেন—"ওঠ, ওঠ, তুটা বেজে গেছে। যাবি তো ভাড়াভাড়ি তৈরী হয়ে নৈ।" আমার অত

রংমশাল বৈঠক স্থা সেন



ফাব্তন, ১৩৪৪

উৎসাহ দপ কোমে নিভে গেল যেই মনে হোল এই মাঝ রাত্রে দারুণ শীতে চোখছটো যখন ঘুমে জড়িয়ে আসছে, তখন এমন আরামের গরম বিছানা কেলে, কোথায় কোন রাজ্যে সূর্য্যোদয় দেখতে যেতে হবে। বোল্লাম, "থাক গে যাব না"। ভাবলাম, "থাক আমার সূর্য্যোদয় দেখা, সকাল বিকাল ম্যাল বেড়ান আমার বেঁচে থাক্।"

মা দেখলাম বেশ খুসীই হোলেন। ক্রমশঃ ঘুমটা ভাল কোরে কেটে আসতে যাওয়াই ঠিক কোরলাম। কুঁড়েমিকে দাবিয়ে রেখে গরম কাপড় পরতে সুরু কোরলাম। বাবাঃ, মার একি কাগু। এ যে শেষ আর হয় না। আমি করুণ ভাবে একবার কাপড়ের স্কৃপের দিকে তাকাই, আর একটার পর একটা ঢোকাই। অথচ একটা যে কম পরব তারও উপায় নেই, তাহলেই যাওয়া বন্ধ। সব শেষ ওভার কোট পরতে গিয়ে দেখি, ও মা! ওভারকোট তো ঢোকে না। নিজের চেহারা দেখে নিজেই হেদে ফেল্লাম। মা পরম নিশ্চিম্ভ ভাবে বোল্লেন, "ওভার কোটটা জড়িয়ে নে গায়। "মরিয়া হয়ে বোল্লাম, "হাটব কি কোরে এই বোঝাবারে ?" মা গন্ধীর ভাবে বল্লেন, "তাহলে আর কাজ নেই তোর গিয়ে।

শ্বিধা সময় ছট বাস বোঝাই কোরে আমাদের যাত্রা স্থক হোল। অত রাত্রের দার্জ্জিলিং এর সঙ্গে চাক্ষ্য পরিচয় ছিল না আন্ধ নিশুতি রাত্রে রাস্থা গুলোকে বড় মনে হোতে লাগল। কোথাও শব্দ নেই গভীর নিস্তর্কতা, মনে হচ্ছিল যেন মৃত্যু পুরীর মধ্য দিয়ে চলেছি। আকাশে সে রাত লক্ষ্মী-পুর্ণিমার চাঁদ। কাঞ্চন-জভ্যার ওপর তারই আলো পড়ে রূপোর পাতের মত ঝলমল করছে। মনে হোল আমাদের সামনে পাষাণ পুরীর গুপু অন্তঃপুরের দরজা হঠাং খুলে গেল। এ পারে জীবনের চঞ্চল নত্য ওপারে চির-স্তর্কতার চিরস্তন রাজ্য। আমরা কয়টী মৃশ্ধ পথিক মোহের ঘোরে এগিয়ে চলেছি! পাহাড়ের বাঁক ঘুরে আলো-ছায়ার মধ্যে দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে।

'ঘুন্' পেরোতেই গাড়ী থামল, মনে হোল যেন একটা স্বপ্নের ঘোর কাট্ল। এইবার আমাদের পায়ে হেঁটে যাত্রা স্ক্রন। পথে আলো নেই। হু'পাশে বেশ ঘন বন, মাঝে পায়-চলা সক্ররাস্তা। চাঁদের আলোর কি মোহিনী শক্তি! মনের ভাবকে ভাষা দিতে অক্রম, না হলে সে রাতের চাঁদের আলোর ওপর কম কোরেও পাঁচ পৃষ্ঠা রচনা নিশ্চয়ই লিখতাম। টাইগার হিলএর তলা থেকে মাথা অবধি যে রাস্তাটা গেছে সেটা বেজায় খাড়া। কয়েকটা মেয়েকে টেনে তুলতে হোল দেখে হুংখও হোল আবার হাসিও পেল। খানিক বাদে দেখি আমাদের দোতলার মাসীমা হুই ছেলের কাঁথে দিব্যি আরামে উঠ্ছেন। টাইগার হিল-এর ওপরে যে ঘবটা আছে তার ছাতে সব উঠলাম। ভোর হয়ে আসছিল। একটু পরেই বুঝলাম



নাস্ত্রন, ১৩৪৪

শীত বলে কাকে। মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস মার উপদেশ মত কাঞ্চ করেছিলাম। দেখি একটা মেম ব্রীচেস পরে ঠক্ ঠক্ কোরে কাঁপছে আর মিহি গলায়—"So cold—So cold—" ডাক ছাড়ছে।

আমরা পৌছবার মিনিট দশেকের মধ্যেই পূর্বব দিগন্তে একটা ক্ষাণ আলোর রেখা দেখা দিল। ক্রমশঃ রেখাটি বিস্তৃত হোল ও রঙ বদলাতে আরম্ভ কোরল। ফিকে গোলাপার আভা ঘোর গোলাপাতে পরিণত হোল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে রঙ রক্তিম হয়ে উঠল। তারপর প্রত্যেক মিনিটে একের পর এক রঙ বদ্লাতে লাগল। সে কী রঙের খেলা—আমরা মন্ত্রমুগ্রের মত নির্বাক বিশ্বয়ে তাকিয়ে রইলাম। আকাশের এক প্রাস্ত থেকে আর এক প্রাস্ত অবধি এ কী অপরূপ রঙের মেলা। সমস্ত আকাশ বাতাস যেন রঙ্গীনের নেশায় জ্বোর। এ কি অনিন্দ্য স্থান্তর রঙীনের রাজত্ব।

পশ্চিমে ঐ আলোর প্রতিচ্ছায়। এভারেষ্ট এর তিনটে চূড়োর ওপর পড়ে চিক্ চিক্ কোরতে লাগল। মনে হোল, দিগস্ত ছোঁয়া, অসীমের পানে বিস্তৃত এক অলোকিক তীরে এসে পৌছেছি।

ধীরে একটা কোন আগুনের শিখার মত উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সূর্য্যদেব তাঁর নিদ্রা জড়িত অরক্তিম চক্ষু জগতের ওপর প্রসারিত কোরলেন। সমস্ত প্রকৃতি পূজার অর্ঘ্য উজ্লাড় কোরে সূর্য্যদেব তাঁর অসংখ্য ভক্তের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে আবিভূত হোলেন। মনে হোল এতো আগমন নয়, এ যে আবিভাব। দেবতাই বটে, ঐ গন্তীর মহা-সৌল্দর্য্যের সামনে মাথা যে আপনি নত হয়ে আসে। বেশ বুঝলাম, কেন স্থদ্র অতীতে মুনি-ঋষিরা-সূর্য্য-দেবকে অর্ঘ্য দিয়ে জলগ্রহণ কোরতেন।

খানিক পরেই রঙের খেলা মিলিয়ে এল—সামনে চির পরিচিত আমাদর "সূর্য্যি মামা।" মনে হল এতকণ যা দেখলাম সবই কি কল্পনা।

কিন্তু অদৃশ্য শিল্পীর শিল্প-প্রহেলিকার স্মৃতি মন থেকে মুছে যাবার নয়। তোমরা যদি কেউ দাজিলিং অথবা কাছাকাছি কোথাও যাও টাইগার হিলএর কথাটা কখনও যেন ভূলো না।

## র সূত্র পুরস্কার প্রতিযোগিতা র জোড়া জীব



এই যে ছবিটি দেখছ, তৃটি জল্পর শরীরের অংশ মিলিয়ে এবং নাম
মিলিয়ে এটি তৈয়ারী করা হয়েছে। তৃটি নামের মধ্যে প্রথমটির শেষ
অংশটুকু দ্বিতীয়টির প্রথমাংশ; যেমন "ভালুকবৃতর" (ভালুক+কবৃতর)।

এই রকমের আরও কয়েকটি জোড়া জীবের ছবি দিলাম। এদের নাম বলতে পার কি ?

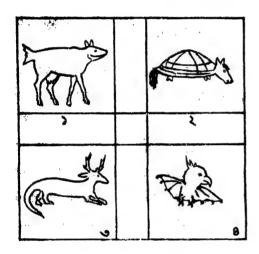

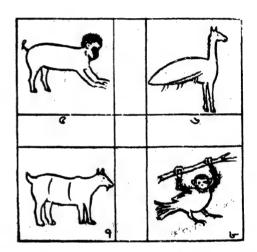

## \* সূতন ধাঁধা \*

'কার' এই কথাটির আগে এবং পরে অন্ত অক্ষর যোগ করে অনেক কথা বানান যায়—যেমন, "দাকার।" এই কথাটির মানে (বা ভাবার্থ) দিয়ে জিজ্ঞাদা করা যেতে পারে "আকার যুক্ত-কার" কি ? উত্তর হবে "দাকার"। এই রক্ষের আরও কয়েকটি কথাস্থ মানে (বা ভাবার্থ) নীচে দেওয়া হয়েছে। স্বক্লিরই প্রথমে বা শেষে কার" আছে। বল্তে পার কি, কোন্টা কি কথা ? (কোনও কোনটাতে যুক্তাক্ষর থাকতে পারে—যেমন ভিরক্ষার)।

- (১) থারাপ হওয়া—কার ক্রিমেন
- (२) या'त जन्म हम—राम
- (৩) আকৃতি—কার অপুশা ়
- (৪) করে যে—কার ক্রিচ
- (e) মধুর শব্দ---কার 🚜 🏥 🦈

- (৬) জিনিষ তৈয়ারীর—কার
- (৭) ব্যবসা—কার
- (৮) আটক শ্বাধে—কার
  - ( > ) শোভা বাড়ায়—কার
  - (১০) মেনে নেওয়া—কার প্রবিক্রেট
  - (১১) রকম—কার বিভাত

কার্ত্তিক মাদের আলোক্চিত্র প্রতিযোগিতার ফলাফল আমর। পুনবিচার করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম ১ম পুরস্কার—শ্রীতক্ষণ কৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা, (গ্রাঃ নং ৮৩৭)—ডায়মণ্ড হারবার, গঙ্গা। ২য় পুরস্কার—শ্রীনরেন্দ্র সিংহ নাহার, কলিকাতা, (গ্রাঃ নং ৮৩১)—ঝড়ের পূর্ব্ব লক্ষণ। ৩য় পুরস্কার—কুমারী ইরা রায়, কলিকাতা, (গ্রাঃ নং ৫৫৩)—গির্জ্জার সামনে।





গিৰ্জ্জার সামনে (তৃতীয় পুরস্কার) কুমারী ইরা রায়—গ্রা: নং ৫৫৩

ঝড়ের পূর্বলক্ষণ (দ্বিতীয় পুরস্কার) শ্রীনবেন্দ্র সিংহ নাহার—গ্রা: নং ৮৩১



গাছের ফাঁকে—( উচ্চ-প্রশংসিত ) শ্রীঅভয় সিংহ নাহার

#### গত মাসের

# <u> প্রাধার উত্তর</u>

- । ६৮। तकस्य (नथा (घटक शास्त्र ।
- ২। ২০টা ঘোড়া নৌড়োচ্ছিল।
- 💌। অথবা, এই ভাবে আরও কয়েক প্রকারে সাজাইতে পারা যায়।



B। মহর— { বাবার বয়স ৫৪। মায়ের বয়স ৪২

## <u> উত্তরদাতাদের নায়</u>

নিভূল উত্তরদাতাদের দাম—

পরেশ চন্দ্র মাইটি, (ভবানীপুর); অরুণ কুমার বহু ও শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, (পাটনা); উৎপল শুপ্ত, (বালীগঞ্চ); উমা, বেলা ও রবি, (কলিকাতা); অশোক মুখোপাধ্যায়; (কলিকাতা); নৃপেন সেন, (বছৰান্দার); জগদিক্র নাথ রায়, (ভবানীপুর); প্রফুল্ল কুমার গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর)।

#### যাদের একটি মাত্র ভুল হইয়াছে—

অমর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর); সিরাজুল ঝর্ণা, থোকন, অমলা, হামেদা ও হুরুল, (ধান াদ); বুল সেন, (ভবানীপুর); কনকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচাধ্য, (পাটনা); জীমৃত বাহন রায় ও কল্যাণী দেবী, (ছলিকাতা); মহজেন্দ্র রায়, (রংপু); কল্পনা বহু, (ঝরিয়া): শিবানী সরকার, (কলিকাতা); হরমা ও সমরেশ বহু, (কলিকাতা); বিনয় ভূষণ চন্দ্র, (কটক)। যুগল কিশোর ভট্টাচাধ্য, (ভবানীপুর); রাম প্রসাদ সিং, (বেহালা); রবীন্দ্র নাথ রায়, নিশীথ কুমার রায়, (এলাহারাদ); লতিকা সেন, (কালিঘাট)।

#### यात्मत इंगे जून श्रेसाटक---

পাঁচু গোণাল হাব, (কলিকাতা); অচিন্তা কুমান ও প্রামণী রক্ষিত, (কলিকাতা); হাণীল দাস, (ভবানীপুর); প্রতিন্তা রেণু ও নীলা, (আমসেদপুর); রবি, ভোলা, সরলা, বড়খুকি, ছোটখুকি, গণেণ ও মৃথিক, (অমৃত্যুক); আছুড়ী আতৃত্বুক, (হাওড়া); হানলা বে, (কলিকাতা); রমেশ রায়, (বনাইগড়) পবিজ্ঞ ও প্রস্থন গুলা, (গাঁচনা); হাণান্ত, গোঁর, নিতাই অমূল্য ও হবেশ (খিদিবপুর); প্রামণ, অমল, শচীন, চুনী ও ফটিক, (কুড়িগ্রাম); কিতীক্ত নাথ রায়, (কুড়িগ্রাম); বহীধন সেন গুলু, (হাওড়া); বীক্তী, জ্যোভিনার, হুধা, উষা ও কমলা, (বাঁকিপুর)।

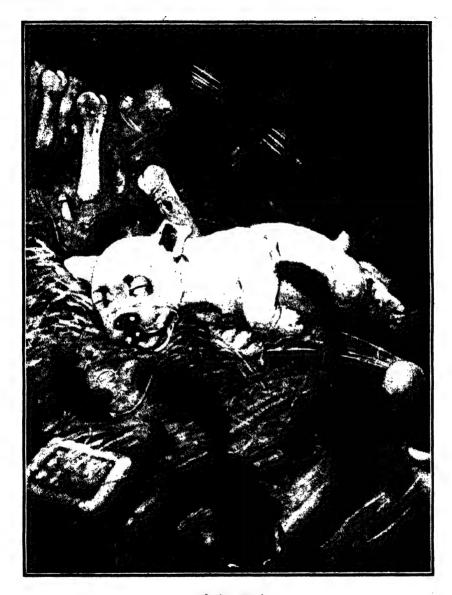

শ্বপ্নের দেশে





#### একাক্ষ শিশু-নাটিকা

্রাণী জয়ন্তীর বাগান। ফুলের গাছ শীতের-কুয়াসায় মরে গেছে। তাই আজ হ'বে বসম্ভরাণী বাসন্তিকার আবাহন। উন্তানে তারি শুভ পদার্পণ হ'লে—পানী গাইবে, ফুল ফুট্বে—ধরার বুকে আবার বসম্ভ ফিরে আসবে। সকাল বেলা থেকেই উৎসবের আয়োজন চলছে

জয়ন্তী — [সহচরীকে উদ্দেশ্য করিয়া] সখি, তুমি উত্থান-পালিকাকে ডেকে বলে দাও...আজ
থেন এখানে কোনো চপলতা প্রকাশ না পায়। এক বছর বাদে বসম্ভরাণী
বাসন্তিকা এখানে ফিরে আসবেন—। তিনি আসবেন তবে এ মরা বাগানে ফুল
ফুট্বে। সেই উৎসবের আয়োজন কর—

[প্রস্থান]

সহচরী — ওলো থর্বনাশা, এদিকে এসে শুনে যা—



্র প্রথমাশা সভিচ্ছ থ্যাদা নাকী । সহ**চরীর** ডাক শুনে হ্বল্তে ত্ল্তে তার কালো মোটা দেহ ত্লিয়ে এসে উপস্থিত হল ]

- খৰ্বনাশা কে ডাকছ আমায় ? [সহচ্যীকে দেখিয়া এক গাল হাসিয়া ] ও! আমাদের রাণীর স্থি তুমি ! তা তুমি আমায় কেন ডাক্ছ গা ?
- সহচরী ডাক্ছি কথা আছে। কথা নয়—আছে তোমাদের রাণীর আদেশ।
- সহচরী ঠিক গদ্ধানা এখনও যাবেনা...ভবে ভোমাকে একটি কাজের ভার দেয়া হবে...
  সে কাজটি ঠিক মত করতে না পারলেই—
- থর্কনাশা গর্জানা যাবে। ওগো তোমার ছটি পায়ে পড়ি...আমার গর্জানা নিও না—
- সহচরী [হাসিয়া] আমি গর্জানা নেবার কে! কিন্তু রাণীর আদেশ কি তা'তে৷ জিজ্ঞেদ্
  কচ্ছ না!
- খৰ্বনাশা কচ্ছি...কচ্ছি...আগে আমায় একটু হাঁফ ছাড়তে দাও...
- সহচরী হাঁ। জোরে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ো, তারপর আরো জোরে একটা নিঃশ্বাস নাও। এইবার মন দিয়ে শোনো—
- থর্কনাশা বল গো বাছা, বল—; কিন্তু শোন্বার আগেই যে আমি হাঁপিয়ে উঠছি—
- সহচরী শুন্লে আরো হাঁপাবে। শোনো—! আজ এক বছর পর এখানে বসন্ত-রাণী বাসন্তিকা আস্ছেন। ভিনি এলে এই মরা বাগানে ফুল ফুট্বে!
- খর্বনাশা কি সর্বনাশ ফুল ফুটবে ! এই কটা মাস বেশ ছিলুম—শীতে কাঁথা গায়ে দিয়ে !
  ফুল ফুটলে আবার আমার খাট্নি বাড়বে ! ফুল তোলো, মালা গাঁথো... গাছে
  জল দাও,...বাগান পরিস্কার রাখো...আরো কত কি ! না বাপু, বসন্তরাণীর এসে
  কাজ নেই !
  - সহচরী রাণীর আদেশ না মান্লে কি হ'বে মনে আছে ?
  - थर्तनामा -- इँग, इँग, गर्फाना यात ! ना, ना, जूमि वत्ना, कि जातम-
  - সহচরী রাণী জয়ন্তী আদেশ দিয়েঁছেন, আজু যেন এখানে কোন চপলতা প্রকাশ না পায়
     আর তিনি উৎসবের আয়োজন কবতে বলেছেন।
  - খৰ্বনাশা সে না হয় করলুম, কিন্তু 'চপলতা' মানে কি ?
- সহচরী -- চপলতা মানে চঞ্জলতা...মানে ছেলেমামুষী !



চৈত্ৰ ১৩৪৪

থর্বনাশা — ও ! বৃঝ্তে পেরেছি...বৃঝ্তে পেরেছি। আচ্ছা তৃমি যাও...আমি সব

[ সহচরীর প্রস্থান ]

সচচরী — [ দূর থেকে ] মনে থাকে যেন—আদেশ পালন না করলে—

খর্বনাশা — মনে পড়েছে! গর্জানা। ওরে বাবারে! আর ভূলি। [ আপন মনে ] আচ্ছা খানিকটা কাঁথা মুড়ি দিয়ে গুয়ে থাকলে কেমন হয় ? এরপর ফুল ফুটলে ত' সে উপায় থাকবে না।

িকাঁথা আনিয়া মৃড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। খানিক বাদে তাংগর নাকের ডাক শোনা যাইতে লাগিল। ইতি মধ্যে একদল ফুট্ ফুটে মেয়ে তাদের কোঁকড়া চুল ছলিয়ে সেই বাগানে এগে হুটোপাটি প্রক্ষ করে দিল]

কণিকা — ওরে শুনেছিস ভাই গ

ক্ষণিকা — কিরে কি ?

কণিকা — আজ নাকি বসস্তরাণী এই বাগানে আসবে ?

দীপিকা --- শুধু আসবে নয়, এসে এই বাগানে ফুল ফোটাবে!

কণিকা — কেন, বসন্তরাণী না এলে কি বাগানে ফুল ফোটে না গু

দীপিকা — কি বোকা মেয়ে তুই !

কণিকা — কেন বল দেখি ?

দীপিকা — কে না জ্ঞানে—শীতের কুয়াস। দূর করে দিয়ে আসে বসন্ত ; আর সেই সঙ্গে আসেন বসন্তরাণী—

ক্ষণিকা — বসম্ভরাণী এলেই বুঝি ফুল ফোটে?

দীপিকা — শুধু ফুল ফোটে ? মলয় হাওয়া আকুল হয়ে ছুটে আদে না ? বসস্তের কোকিল তার মিষ্টি গানে চারদিক আকুল করে তোলে না ?

কণিক। — তবে আয় ভাই, আমরাও আজ গানে-গানে চারদিকে আনন্দের জোয়ার ডাকি—
নেচে গেয়ে বসস্তরাণীকে আহ্বান করি। তিনি এসে আমাদের দেখে খুসী হবেন।

দীপিকা — সেই জ্বন্থেই ত'তোদের আজ্ব এখানে ডেকে এনেছি—আয় আমার সঙ্গে স্বাই যোগ দে—



#### [ সকলের নৃত্য-গীত ]

আসবে মোদের বাসস্তিকা ফুল ফোটানর তানে...
তাইত পরাণ জানায় নাতি ঘুম ভাঙানোর গানে!

মলয় পবন দোল দিয়ে যায়
বনের বিহগ স্থর সাধে তায়—
কোথায় এত পুলক ছিল কেউ নাহি তা জানে !
ঘুম কাতৃরের ঘুম টুটেছে আজ্কে জাগার পালা
অক্ষণ কিরণ হিরণ-বরণ হাজার মাণিক জালা!

কে ঘূমিয়ে রয় প্রভাতে ডাক দেবো তায় সবার সাথে— দ্বার খুলে দেব কে এসেছে সকল প্রাণে প্রাণে!

[ হঠাৎ গানের মাঝথানে থর্জনাশার ঘুম ভেঙে গেল; সে চোথ কচ্লে উঠে বস্ল তারপর ভকার দিয়ে ছুটে এলো সেই মেয়েদের মাঝথানে ]

খর্বনাশা — বটে ! দ্বার খুলে দেখ্বা ! দরজা খুলে রেখেছি বলেই না তোরা আমার এমন কাঁচা ঘুমটা নষ্ট করে দিলি ! আবার বলা হচ্ছে কি না 'কে ঘুমিয়ে রয় প্রভাতে !' কেন, সকালে একটু কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়েছি—তাতে তোদের কি রে ?

কণিকা — ওরে বাবা—এ আবার কে !

मौशिका — **७** एत हित्निह त्त्र हित्निह— ७ त नाम थर्तनामा।

কণিকা - ওর খর্বনাশা নাম কেন হ'ল বল দেখি ?

দীপিকা — তা জ্বানিস্নে বুঝি ? নাক খাঁাদা কি না—তাই রাণী জ্বয়ন্তী ওর নাম রেখেছে খর্ববনাশা —

ধর্বনাশা — বটে ! আমার নাক খাঁদা, আর তোদের নাক বড় টিকলো, কেমন ? দাঁড়া নাক কেটে স্বাইকে আজ আমি ধর্বনাশা করে ছাড়বো—! কৈ—আমার দা খানা কোথায় গেল—

क्षिका — अरत भागा (त भागा, अर्थत्रामा आक विवय हर्षेट्र —

[ সকলের কোলাংল করে প্রস্থান ]



চৈত্ৰ, ১৩৪৪

#### রাণী জয়স্কী আর সহচরীর প্রবেশ ]

জ্বলী - এত গোলমাল কিসের গ

খবননাশা — [ নমস্কার করে ] আজ্ঞে—এই আমি—ু

জয়ন্ত্রী — হাা তুমি যে খর্ববনাশা—তাতো দেখতেই পাচ্ছি। আমি জিজ্ঞেদ্ কচ্ছি এত গোলমাল হচ্ছিল কিসের গ

থর্সনাশা -- আজ্ঞে রাণীমা, বাগানের দরজা খোলা পেয়ে ছোট ছোট মেয়ের দল এসে গোলমাল আর হুটোপুটি সুরু করেছিল।

 বাগানের দরজা খোলা কেন ? সখি, তুমি ওকে আমার আদেশ জানিয়ে দাওনি-- १

সচ্চরী — দিয়েছি বই কি স্থি! আমি আড়াল থেকে দেখেছি.. তোমার আদেশের কথা শুনে ও দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুতে লাগ্ল – আর সেই স্থযোগে মেয়েরা—-

- থর্বনাশা-জয় স্বী

খর্মনাশা — দোহাই রাণীমা, গর্দ্ধানা নেবেন না। আমি এখন থেকে ঠায় বঙ্গে থাকবো—

জয়ন্ত্রী -- শুধু বসে থাকলে চলবে না। আজকে শেষ রাত্তিরের মধ্যে কেউ যেন না এই वांशास्त्र एं। वनस्रुवांशी कथन अस विवक्त रुख रुख रुख यादन !

খৰ্ননাশা — কাউকে ঢুকতে দেবোনা ?

— না—না, কাউকে নয়, আমি যদি আসতে চাই আমিও আসবো শেষ রা**ত্তিরের** পরে...ফুল ফুটে গেলে তারপর। বুঝলে?

থর্ননাশা — আজ্ঞে বুঝেছি রাণীমা! আমায় এবারকার মতো ক্ষমা কর তুমি—। এখন থেকে মশা-মাছিটিকে আর এ বাগানে ঢুকতে দিচ্ছিনে! আগে ভালো করে বাগানের ফটকটা বন্ধ করে দিয়েনি। তথাকরণী

বাণী ও সহচরীয় প্রস্থান ]

িগান গাইতে গাইতে ফটকের সামনে একটি কালো মেয়ে এসে দাঁড়াল ]

#### - sta -

क्छ<del>--क</del>्छ--क्छ---আনন্দের ঝণ্ সম ডাকছি মুহুমূহ ডাকছি আমি বিনা কাজেই ডাক্ছি নীরব পথের মাঝেই---ডাক্ছি আমি সকাল সাবেই

> 40-40-40-ডাক্ছি মূহমূহ !





ধর্বনাশা ও কোকিল

রাথাল বাজায় বাঁশের বাঁশী শুনে আমার ডাক--আমার আগমনের সাথে বধু বাজায় শাঁথ!
নীরব তুপুর অশথ তলায়—
কি হুর ঝরে আমার গলায়—
আধেক গানে আধেক বলায়
কুত--কুত--কুত
ডাক্চি মৃত্যুতি!

খৰ্বনাশা — কে রে কালো মেয়েটা এখানে একে গান জুড়ে দিয়েছিস ?

কোকিল — আমায় চেনোনা মাসী ? আনি
বসস্তরাণীর অগ্রদৃত। আজ
বাসন্তিকার এখানে এসে ফুল
ফোটাবার কথা কিনা—তাই
আগে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে—
তুমি দ্বার খোলো—

থৰ্বনাশ। — [হাসিয়া] ও সব ছেঁদো কথায়
আৰু আমি ভুলছিনে ভাল
মান্ধের মেয়ে—! যেখান থেকে
এসেছ সেইখানে সরে পড়।
নইলে আজ আমার হাতে
ভোমার অনেক তুর্গতি লেখা
আছে!

কোকিল — সে কি কথা মাসি?

খর্বনাশা — ও মাসীই ডাকো, আর পিসিই ডাকো—আর ভবি ভুল্ছে না—

কোকিল — তবে কি আমি ফিরে যাবো ?

বাসস্থিকার ফ্ল ফোটানো কি

তবে হ'বে না ?



খবনাশা — ফুল তার নিজের গরজেই ফুট্বে—কিন্ত তুমি বাছা সরে পড়—হঁটা! নইলে দেখেছ ত' আমার শতমুখী...

কোকিল — আচ্ছা, তবে আমি চল্লুম—

[কুছ কুছ ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান ]

খবনাশা — ফুল না ফুট্ভেই এই...ফুল ফুট্লে যে আমার কি তুর্গতি হবে—সেই কথাই আজ শুধু ভাব ছি!

্ একটি ফুট্ফুটে ফর্সা মেয়ে এসে ফটকের সাম্নে দাঁড়াল। তার নীল উত্তরীয় ফুর ফুর করে উড়ছে ] খবর্বনাশা — তুমি আবার কেগো ? সেজেছ মন্দ নয়, কিন্তু মতলব শুনি ?

[ ফুট্ফুটে ফর্সা মেয়ের গান ]

#### গান

মলয় অনিল আমি ফুর্ ফুর ফুর শীতের কুয়াশা দব করে দেবে৷ দূর হান্ধা মেঘের মতো মেলিয়া পাথা— নীল আকাশের গায় চলি বলাকা...

ঘুম কাতৃরের চোখে জামি হুড় হুড়।

খর্বনাশা — ও সুড়সুড়ই দাও আর ফুরফুরই কর—আমি বাছা দরজা খুল্ছিনে—

মলয়ানিল— সে কি কথা মালঞ্চ-মালিনী! আমি যদি না ঢুক্তে পাই তবে বসন্তরাণী এখানে আসবেন কি করে ?

খৰ্বনাশা — খুব শক্ত শক্ত কথা বলে আমাকে ভয় দেখাচছ বুঝি ; 'মালঞ্চ মালিনী'! পালাভ বল্ছি...নইলে—[ভাড়া করে এলো]

মলয়ানীল- তাড়িয়ে দিচ্ছ ? তা হ'লে চলি-

গািন গাইতে গাইতে প্রস্থানী

খর্বনাশা — না, এদের শ্বালায় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্ল। চোখের পাতাও ঘুমে চুলে আসছে। এখন ত' সবে সন্ধ্যে। রাণী জয়ন্তী আসবে সেই কাল ভোর বেলায়। এই ফাঁকে একটু ঘুমিয়ে নেয়া যাক্...

থিবনাশা ঘূমিয়ে পড়ল··ধীরে ধীরে সমন্ত মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। তারপর আবার ভোরের গালোতে সমন্ত পরিস্কার হয়ে উঠ্লে দেখা গেল থবনাশা তেমনি সেগানে ঘুম্চেট। তার নাকের ডাকট খারো বেড়েছে। ঠিক সেই সময় সহচরীকে নিয়ে রাণী জয়ন্তীর প্রবেশ ]

टे**ट**ज, ১७८६



বাসন্তিকা

জয়ন্তী — এ কি সখি! উৎসবের কোন
আয়োজনই নেই! সুর্য্যোদয় হয়ে
গেছে...তবু খর্ববনাশা ঘুমুদ্রে:
তাই বৃঝি আমার বাগানে কোনো
ফুল ফোটেনি!

স্থি — নিশ্চয় বাসন্তিকা এসে ফিরে গেছেন!

সহচরী — ওলো থর্বনাশা - শিগ্গীর ওঠ--[ গর্বনাশার নাকের ডাক আরো বেড়ে গেল ]

জয়ন্তী — খবৰ্ব নাশা!

[ नाफिरय উঠে वमन ]

थका नामा- मका नाम !

জয়ন্তী — হঁ্যা সবর্গনাশ ! কোথায় উৎসব !
কোথায় আমার বসস্তের ফুল ?
[ থবর্বনাশা কি বল্তে চাইনে।
কেনো কথা শুন্তে চাইনে।
ফুল যথন ফুটল না তোমার
রক্তে আজ আমি ফুল ফোটাবো।

[ সংসা বসম্ভরাণী বাসম্ভিকার প্রবেশ ] বাসন্তিকা— আরো কি রক্তপাতের প্রয়োজন আছে ?

[ সকলে অবাক হয়ে দেখলে বাসন্তিকার কণালে রক্তের দাগ ]

বাসস্তিকা— না দায়ী তুমি !

জয়ন্তী — দায়ী আমি ?



₹5**3**0. 3088

বাসস্তিকা — হঁ্যা, দায়ী তুমি ! তোমার আদেশে তোমার পরিচারিকা উন্থানের পথ বন্ধ করে রেখেছিল। আর তারই ফলে ... 'বসস্তের কোকিল এসে এখানে গান গাইতে পারেনি, মলয় অনিল এসে স্নিগ্ধ কর স্পর্লে ফুলদের জাগাতে পারেনি, তার ওপর—

জয়ন্তী — তার ওপর ?

বাসস্তিকা- তার ওপর শিশুদের ভোমরা দূর করে দিয়েছ এই উষ্ঠানের বাইরে। কি করে ফল ফুটবে! যত আঘাত তুমি করৈছ—ওদের—সব এসে যে আমারই গায়ে লেগেছে।

জয়ন্তী — দেবী! আমি বুঝতে পারি নি। তাই ওদের দূর করতে আদেশ দিয়ে— আপনাকেই দুরে ঠেলে দিয়েছি—আমায় শাস্তি দিন—

বাসস্থিকা— ওদের সবাইকে ডাকো, বাগানের পথ থুলে দাও তবেই আমার কত শুকুবে— তোমার বাগানে ফুল ফুটবে।

[ ধার খুলিতে কোকিল, মলয় আর বালিকার দল গাইতে গাইতে এসে ঢুকল ]

সকলের গান

এলো এলো ঐ এলো রে বাসন্থিকা। মন কাননে ফুটল কুস্থ্য অগ্নি শিখা ! जुँ हे (तन मृत करन करन··· ঘোমটা খোলে কৌতহলে গহন বনে কে পাঠাল রঙের লিখা। ফুলের সাথে কোকিল কি গে। শোনায় গীতি। [ কোকিল — তোমরা জান বসম্ভেরি এই ত রীতি ] মলয় অনিল ফুর ফরে বায় [মলয় — কোন কথা আর কইব সবায়] **७। कर कृत्न....नान कात्ना नीन मनुक किका।** বাসন্তিকা।

[ গানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাগান ফুলে ফুলে ভরে গেল ]





## একতা চলে যাওয়া দিনের গুরুতর কাহিনী

#### সুকুমার দে সরকার

নিজের নাম নিয়ে শেষে এমন মৃক্ষিলে পড়ব কে জানত ? শেক্সপিয়র বলে গেছেন নামেতে কি আসে যায় ? আমার মামা আমার বেলায় মহাপুরুষের সেই মহাবাক্য প্রয়োগ করেছেন অর্থাৎ যে কোন বিশেষ্য বা বিশেষণ যা তাঁর বেশ লাগ সই মনে হয় তা তিনি আমার ওপর লাগিয়ে বসেন। তাই তাঁর কাছে কখন আমি পেঁচা কখন গরু কখন ভাল্লুক আবার কখন দোল-গোবিন্দ বলেও আখ্যাত হই। আমার মেশোমশায়ের কিন্তু অন্য মত-ভিনি আমার মস্ত মনস্তত্বিদ! তিনি বলেন নামের ওপরেই এক এক জনের মনস্তত্ব ফুটে ওঠে—নামই সব। বাপ মা যা নাম দেয় সে সব ভূল, তার ভেতর থেকে চরিত্রের কোন আভাস পাওয়া যায়না, তাই যে সব লোকের সংস্পর্শে তিনি আসেন, তাদের সকলকে তিনি নিজে এক একটা নাম দেন। আমার কপালে জ্বটেছিল—হিরর লুঠ!

তারপরে আমার পিসেমশাই। তিনি অত যুক্তি তর্কের ধার ধারেন না। তাঁর পরিচয় তোমরা শিগ্ গিরই পাবে তবু আগে থাকতে এটু কু জেনে রাথ যে তিনি রসোগোল্লা থেতে অত্যস্ত ভালবাসেন আর রসোগোল্লা কথাটা সব সময়ে তাঁর মুখে লেগে আছে। আমার পিসেমশাই পয়সাওয়ালা লোক, কিন্তু ভেজারতী ব্যবসা করে তাঁর প্রকৃতিটা বেশ কুপণ হয়ে উঠেছিল। সদানন্দ রোডে প্রকাশু এক পাঁচতলা বাড়ীর দাতলার ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন। মোটের ওপর সবই চলছিল ভাল কিন্তু গোলমাল বাধালে একছড়া প্রকাশু মোটা সেকেলে সোনার বিছে হার।

সেদিন সকালে তথন সবে বিছানায় উঠে বসেছি হঠাৎ মামা হস্ত দস্ত ইয়ে ঘরে ঢুকেই বললে,—এই দেখ ঠিক যা ভেরেছি শেকটো মুমোমে

—কৈ মামা ঘুমোচিছ কৌৰায় এ<del>ই ভ উঠে বলে</del> আছি



- —তবে ত থুব কাজ করছ! নে নে চল
- --কোথায় ?
- —শুনিসনি ভোর পিসেমশায়ের বাড়ী যে ভীষণ চুরী হয়ে গেছে
- —তাই নাকি ?
- —হাঁ। রে ভাল্ল ক চল শিগ্গির চল।

একবার মামার দোকানের একটা মুক্তোর মালা চুরীর চোর ধরার সাহায্য করেছিলাম বলে মামার কাছে আজও আমার খুব খাতির। আমার মামা জুয়েলার আর পিসেমশাই তেজারতী করেন তাই ওঁদের হুজনের মধ্যেও খুব খাতির।

মামার সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম —পথে যেতে যেতে মামা আমাকে চুরীর সমস্ত ব্যাপার খলে বলল।



বাবুজী আমি নৃতন কলকাতার এসে-

পিসেমশায়ের বাড়ীর ওপরের ফ্লাটে তেওলায় সম্প্রতি এক বেহারী ভদ্রলোক ভাড়াটে এসেছেন। কালরাত্রে সেই ভদ্রলোক পিসেমশায়ের কাছে এসে বলে—বাবুজী আমি নৃতন কলকাতায় এসে টাকার অভাবে বড় বিপদে পড়ে গেছি, শুনলাম আপনি টাকা ধার দেন তা আমার এই হারটা বাঁধা রেখে যদি আপনি পাঁচশো টাকা ধার দেন ত বড় উপকার হয়।

অবশ্য কথাগুলো সব হিন্দীতেই হয়েছিল।
পিসেমশাই হারটা পরীকা করে দেখলেন
একেবারে পাকা সোনার দামী হার তবু
বললেন—আপনি কাল আমার দোকানে
আসবেন দিয়ে দেব।

তথন সে ভদ্রলোক বলেন—বাবৃদ্ধী আমার হাতে একটাও পয়সা নেই আজই যদি
আপনি দেন ত বিশেষ উপকার হয়। এখন, সেদিন কি কারণে পিসেমশায়ের হাতে টাকা
ছিল, তিনি হারটা নিয়ে টাকাটা দিয়ে দেন তারপরে হারটা তাঁর সেকেলে লোহার সিদ্ধৃকে
তুলে রেখে যখারীতি কাজটাজ সেরে তিনি শুয়ে পড়েন। লোহার সিদ্ধৃকটা থাকত পিসীমার
ঘরে, পিসীমা কিছুদিন আমাদের বাড়ী এসেছিলেন। পিসেমশায়ের শোবাঃ ঘর তার পাশে।
সকাল বেলা তিনি উঠে দেখেন পিসীমার ঘরের বারান্দার দিকের দরন্ধা খোলা। তাঁর কি
রক্ম সন্দেহ হয়। উঠে এসে দেখেন সেকেলে লোহার সিদ্ধৃকের ডালা ভালা পড়ে আছে
ভেতরে কিছু নেই। আর বারান্দা থেকে বাঁধা একটা লম্বা দড়ী নীচে মাটিতে বুলছে।
সিদ্ধৃকে আর কিছু বিশেষ ছিল না, কিছু টাকা আর সেই হারটা। সব উধাও। পিসেমশাই



55, 5088

প্রথানে টেলিফোন করে মানাকে আনান ভারপরে পুলিশে থবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে সব লিখে টিখে নিয়ে বলে যে এই রকম সিদ্ধু হ ভাঙ্গা চুরী কয়েকদিন ধরে অনেকগুলো হয়েছে কিন্তু চোরকে ভারা কিছুভেই ধরতে পারছে না।

এই ত গেল সংক্ষেপে ব্যাপার, তারপরে মাম। আমার কাছে আসে। পিসেমশায়ের ওখানে যখন পৌছলাম তখন বেলা প্রায় ন'টা হবে বাড়ীতে ঢোকবার প্যাসেজের সামনেই রামসিং দরোয়ানের ঘর। ফ্র্যাট হিসেবে ভাড়া দেওয়া কিনা তাই রামসিং বাড়ীর তাঁবেদারী করে, আমাদের দেখে রামসিং বেরিয়ে এল। ইয়া তাড়া লম্বা চেহারা বৃক পেট সব সমান গোল আর মুখে বিশাল এক ঝাড়ুদারি গোঁক। মামাকে দেখে রামসিং বলল—কি বাবুদ্ধী ডাকু পাকড়াবার জন্তে কি এই খোঁখাবাবুকে নিয়ে এলেন নাকি ?

মামা বলল-ইাা

রামসিং হো হো করে হেসে উঠল।
তারপরে আমার কাঁধের ওপর তার বিশাল
হাতটা রেখে বেড়াল যেমন করে ইত্রকে
কাঁকুনি দেয় তেমনি একটা কাঁকুনি দিয়ে
বলল—থোঁখা বাবু পালোয়ান, ডাকু পাকড়কে
লিয়ে আসবে।

রামসিং আবার হো হো করে হেসে উঠল। আমার ভয়ানক রাগ হচ্চিল ত্র্ রামসিংএর চোখে একটা অন্তুত লোভী আলো দেখে চুপ করে গেলাম। এরকম ব্যাপারে যত চুপ করে দেখা যায় তত্তই ভাল।

ওপরে গিয়ে দেখি পিসেমণাই একটা ইজি চেয়ারে উদাস হয়ে পড়ে আছেন আমাকে দেখেই হাঁউমাউ করে উঠলেন—এই দেখ



রামসিং বেরিয়ে এল

রসোগোল্লাটা এই সময় স্থালাতে এসেছে, আমি মরছি আর এখন হোল ওর মন্ধা দেখবার সময়! ওরে উ: আমার বৃক কেমন করছে !

মামা वनन - अत्रक्ष क्रिक् : क्रम ? हू भ कत

— চুপ করব ? আমার মান সমান সব গেল দেওনারায়ণের কাছে মুখ দেখাব কি করে ?

रमस्नातायन रमें दिशाती छल्लारकत नाम।

মামা বলল—কি আর হয়েছে না হয় টাকাটা তুমি দিয়ে দেবে—"আঁ। ওরে বাবা হা—জা—র টাকা।" পিসেমশাই প্রায় চেঁচি র উঠলেন ওরে আমার বৃক কেমন করছে, বুকের ব্যাখাটা আবার বেড়ে উঠেছে। ওরে রসোগোলা ডাকার ডাক।



আমি মামার মুথের দিকে তাকালাম। নাম। বললেন—যারে শুক্টি মাছ তোর মেশোমশাইকে একবার খবর দে।

মেশোমশাই আত্মীয়দের সকলেরই ফ্যামিলি ফিজিশিয়ন—ভিজিটটা বেঁচে যায় কি না!
একটু পরে তুম দাম করে এসে মেশোমশাই ঘরে ঢুকলেন কাঁধে এক প্রকাণ্ড ঝুড়ী।
ভামরাত অবাক! জিগেস করলাম

- —ওতে কি মেশোমশাই
- --কমলা লেব
- --কমলা লেবু কি হবে ১
- छेः छिः कि त्वाका (त! कमला त्लव कि इय़ ? तन तन अक्षा (शर्य तिथ कि इय़।
- —তা ত জানি কিন্তু নিজে কাঁধে করে নিয়ে এলেন এর মানে কি
- —ওগুলো পিসেমশায়ের জন্ম বুঝি ?
- আঁ ং না, না, বুকের ব্যামো ও লেবু খাবে কিং আর নীচে গাড়ীতে রেখে আসারকি জো আছে ং ডুাইভারটা যদি খেয়ে নেয় ং

ভেবে দেখ তোমরা প্রকাণ্ড মাষ্টার বুইকে যিনি ঘুরে বেড়ান তাঁর ভয় একটা লেবু যদি ড্রাইভার খেয়ে নেয়। আবার জিগেস করলাম—তা লেবু থেলেত শুনেছি হার্ট শক্ত হয়, পিসেমশায়ের বেলা কি সে নিয়ম খাটে না গ

—আঁগ আচ্ছা দে আধ্থানা

তারপরে পিসেমশায়ের দিকে ফিরে বললেন—এইবার বলত টেঁ শুরাম কেমন আছ ? পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন—টেঁ শুরাম কাকে বলছ ?

—কেন ভোমাকে! আমি ভেবে দেখলাম ওই নামটাই ভোমার মনস্তাহের সঙ্গে চমংকার মানায়। একেবারে যেন খাপে খাপে বসে যায়, কি বলিস রে হরির লুঠ" ? আমার দিকে ফিরে মেশোমশাই বললেন।

আমাকে আর উত্তর দিতে হোল না। পিসেমশাই তথন উঠে বসেছেন, তাঁর বুকের ব্যথা কথন ভাল হয়ে গেছে। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বললেন—আমি টৈ শুরাম ? তা হলে তুমি—তুমি একটা (পিসেমশাই কথা খুঁজতে লাগলেন).....তুমি একটা রসোগোলা!

- —থামোখা কেন রাগ করছ ? মেশোমশাই বললেন। তারপরে মামার দিকে ফিরে জগেস করলেন—আচ্ছা তুমিই বল গদাধর ?
  - গদাধর কাকে বলছ পু বাজ্বখাঁই গলায় উত্তর এল
  - —কেন তোমাকে। ওটা তোমার নাদা পেটের সঙ্গে যা মানায় চমংকার!

তারপরে যা কাণ্ড সুরু হোল ঘরের ভেতর সে আর বলবার নয়। কাকে রেখে কাকে দামলাই ? ঘরের ভেতর বেশ কথার কুরুক্ষেত্র বেখে গোল। আমি শেষে চটে মটে বললাম—
তামরা তা হলে এই করতে থাক আমি চললাম।



একটা চলে যাওয়া দিনের গুরুতর কাহিনী সুকুমার দে সরকার

25**3**0. 3040

রাগ করে পথে নেমে এলাম। তিনজন বয়স্ক লোক তাদের একি কাণ্ড ? সকাল বেলাটাই আমার নষ্ট হোল দেখছি—। আর হঠাৎ পেছন থেকে পিসেমশায়ের চীৎকার শুনলাম—এই রসোগোল্লা!

সঙ্গে সঙ্গেই মেশোমশায়ের ডাক —হরির লুঠ! দেখি সংমনের বারান্দায় পিসেমশাই আর মেশোমশাই তজনেই বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকছেন

- ---রসোগোলা।
- --- इतित लूर्र !
- --রসোগোলা।
- —हतित नुर्र !

কি আর করি ফিরলাম। কিন্তু একি বিপদ আমার পেছু পেছু এত লোক আসে কেন? দেখতে দেখতে পথটা লোকে ভরে গেল আর সবাই পিসেমশায়ের বাড়ীর সামনে এসে জড় হোল। একজন হেঁকে বলল—কই মশাই রসোগোল্লা হরির লুঠ কোথায়?

পিসেমশাই আমাকে দেখিয়ে বললেন—না সে আপনাদের নয় মশাই ওই ওকে!

- --কেন আমরা বৃঝি থেতে জানিনা ? হারিব লুঠ দেবেন তার আবার একে ওকে কি : মেশোমশাই আমাকে ডাকলেন--এই হরির লুঠ
- --কই মশাই কই ? শুধু শুধু লোককে মিখো কথা বলেন কেন ?
- আপনাদের বলছি না মশাই
- —বলছেন না কি রকম, হরির লুঠ বলে আকাশ ফাটিয়ে ফেলছেন আর আসলে শৃতি। ?
  কতক্ষণ এরকম চলত বলা যায় না কিন্তু সব পেকে বাঁচাল মামা, আমার ওপর মামার
  জীব জগতের জ্ঞান প্রয়োগ এত দিনে দেখলাম সার্থক হোলা। মামা হঠাৎ বারান্দায় বেরিয়ে
  এসে আমাকে হেঁকে বললেন—এই ডালকুতা তেডে যা না হাঁ। করে দেখছিস কি ?

ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন বলল—গ্রা ডালকুত্তা ? তারপরেই সব হাওয়া। ওপরে এসে বললাম—তোমরা কি সারাদিন আজ্ব এই করবে না চুরীর বাপার কিছু বলবে ?

মামা বলল—ব্যপার আর কি বলবার আছে ? একটা চোর দড়ী বেয়ে এই বারান্দায় উঠেছে, কোন যন্ত্র দিয়ে দরজা খুলেছে তারপরে সিন্দুক ভেকে লোপাট।

পিসেমশাই শুধু একবার হাঁউ-মাউ করে উঠল।

আমি বললাম यञ्ज निरंग्र नत्रका शुरलएक कि करत्र क्षानरल 🤊

- —প্রথম, যে চোর সিন্দুক ভাঙ্গতে পারে সে দরজাও ভাঙ্গতে পারে; দিতীয়, দরজায় একটা নৃতন বড় করে ছেঁছা করা হয়েছে।
- —-আচ্ছা পিসেমশাই আপনার সেই ভদ্রলোক সেই হারটার কথা বা টাকার কথা <sup>ওই</sup> রামসিং দারোয়ানকে বলেছিল কিনা জানেন ?
  - —না তাতো জানি না তবে ডেকে জিগেস করতে পারি।।



- হঁটা করুণ না একবার

দেওনারায়ণ বাবুকে ডেকে আনা হোল।

মামা বলল-এই পাাঁচা কি জিগেস করবি তুই কর

আমি জিগেস করলাম—আচ্ছা আপনি আপনার হারটা কি রামসিংকে দেখিয়েছিলেন বা বন্ধকের কথা বলেছিলেন ?

ভদ্রলোক ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। পিসেমশাই বললেন ---ও উনি আবার ভালো বোঝেন না আচ্ছা সব আমি জ্বিগস করছি।

অনেকক্ষণ ইকড়ি মিকড়ি করার পর জানা গেল হারটার কথা দেওনারায়ণ বাবু রামসিংকে বলেওছিলেন দেখিয়েও ছিলেন এবং বন্ধক দিয়ে যে টাকা নিয়েছিলেন সে কথাও বলেছিলেন। এক দেশের আর এক ভাষার লোকের কাছে অত লুকোচুরী করবার দরকার মনে করেন নি।

দেওনারায়ণ বাবু চলে গেলে মামা বলল—কেন রামসিং এর কথা জিগেস করছিস কেন ?

আমি বললাম---হারটার কথা তুজন লোকের মোটে জানবাব কথা এক দেওনারায়ণ তুই পিসেমশাই তৃতীয় যদি কেউ জানে তাহলে সন্দেহটা তার ওপর পড়ে। এখন এটা সাধারণ চোরের কাজ নয় কারণ ঠিক হারটা যেদিন রাখা হোল চুরীও সেদিনই হোল। এর মধ্যে একটা যোগাযোগ রয়েছে। এ কোন জানা চোরের কাজ।

পিসেমশাই লাফিয়ে উঠলেন---- সিক হয়েছে নিশ্চয় ওই ব্যাটা রামসিং নিয়েছে। আমার এখানে যে আর কিছু থাকে না, সব দোকানে থাকে ও জানে। কাল শুনেছে হারটা ওখানে রেখেছি, ব্যাটা দড়ী বেঁধে ওপরে উঠেছে তারপর দরজা কেটে সিন্দুক ভেঙ্গে চুরী। দাঁড়াও দেখাচ্ছি ব্যাটাকে।

- ----দাঁডান দাঁডান পিসেমশাই এখনই নয়
- ----কেন १
- ----আগে ভাল করে দেখা যাক : চলুন ত বারান্দাটা একবার দেখা যাক। বারান্দায় এক্স আমি বললাম----দড়ীটা কোথায় গেল ?
- ----পুলিশ নিয়ে গেছে
- ----দড়ীটা কোথায় বাঁধা ছিল ?

মামা আর পিসেমশাই দেখিয়ে দিলেন, মেশোমশাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িথে লেবু খেতে লাগলেন।

বাড়ীটা প্রকাণ্ড লম্বা সামনে ছসার ছোট ছোট ব্যালকনি ওপরে উঠে গিয়েছে, আমাদের মাথার ওপর আমাদের মতই ব্যালকণি আরও চারটে ওপরে উঠে গেছে। ব্যালকণি গুলো ঢালাই করা তার ওপর বালী কাজ। দেখলাম সেখানে দড়ীটা বাঁধাছিল বলে ওঁরা দেখিয়ে দিলেন সেখানে কোন দাগ নেই চুণ বালীর ওপর কোন রকম দাগ পড়েনি। একটু আশ্চর্যা হয়ে গেলাম।



একটা চলে যাওয়া দিনের গুঞ্চতর কাহিনী স্কুমার দে সরকার

সেদিন আর কিছু হোল না চলে এলাম। মনটা চিস্তিত হয়ে রইল। পথে য়েতে হাবলাম একটা লোক দড়ী বেয়ে নীচে নেমে গেল অথচ রেলিং এর চুণ বালীতে কোন দাগ পড়ল না ? লোকটা কি পাখীর মত হালকা নাকি ? লোকটা দড়ী বেঁধে ত উঠেও এসেছে তাতে চুণের ওপর অনেক ঘদা লাগবার কথা। হঠাং বিত্যুতের মত একটা কথা মনে চমকে গেল। আমরা ধরে নিয়েছিলাম চোর দড়ী বেঁধে ওপরে উঠে চুরী করেছে। বারান্দায় দড়ীটা বাঁধা ছিল। কিন্তু চোর নাচ থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ী বাঁধল কি করে ? চোরের ত আর পাখা থাকতে পারে না আর থাক লে সে দড়ী ব্যবহার করবে কেন ? হতভদ্ব হয়ে গেলাম। এ কি অন্তত বাপার ?

সন্ধোবেলা আবার পিসেমশায়ের ওখানে গেলাম, গিয়ে দেখি বাড়ী অন্ধকারে কুপ কৃপ করছে। সিঁড়ির মুখে রামসিংকে ডেকে জিগেস করলাম—এত অন্ধকারে ডাকু পকড়েনেকা স্থৃবিস্থা হোগা আপকা খোঁখা বাবু।" রামসিং হো হো করে হেসে উঠল তারপরে বলল——নেই খোখা বাবু বিজ্ঞলী লাইন ফিউজ হো। গিয়া মিন্ধী আতা হায়।

আর কিছু না বলে ওপরে উঠতে লাগলান আর হঠাৎ সিঁড়ির বাঁকে লাগল ঠকর----কার সঙ্গে আর সঙ্গে সঙ্গে কে যেন বলে উঠল----কি মশাই দেখতে পান না ? অন্ধ নাকি ?

একটা কড়া জবাব দিতে যাব হঠাৎ লোকটা প্রায় ছুটে নেমে গেল। আশ্চর্যা হয়ে গেলাম। কে লোকটা অমন করে পালাল কেন? তাড়াতাড়ি পিসেমশায়েয় ঘরে ঢ়কভেই পিসেমশাই বলে উঠলেন----কি রে রসোগোল্লা কি মনে করে ?

'দাঁড়ান'---বলে ছুটে বারান্দায় গিয়ে দেখি বাড়ী থেকে দেওনারায়ণ বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটা একবার সন্দিশ্ধ ভাবে ওপরে তাকাল তারপরে হন হন করে পা চালিয়ে দিল।

বিশ্বয়ের ওপর বিশ্বয়। ওর সঙ্গেই যে আমার ধান্ধ। লেগে ছিল এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিলনা কিন্তু ও নাকি বাংলা জানে না ? এ লুকোচুবীর মানে কি ? প্রথমতঃ ও মিথো কথা বলেছে বাংলা জানেনা বলে, দ্বিতীয়তঃ বাংলা বলে ফেলে ও ওর দম লুকিয়ে পালাতে যাচ্ছে---এর মানে কি ? আর হঠাৎ সতিটো মনে চমক দিয়ে গেল।

হারটার কথা তিনজন জানত। পিসেমশাই, দেওনারায়ণ আর রামসিং। এখন রামসিং
নীচে থেকে ওপরের বারান্দায় দড়ী বাঁধতে পারে না। পিসেমশাইকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।
ত। হলে থাকে দেওনারায়ণ। সে তার বারান্দা থেকে দড়ী বাঁধে নেমে এসে হারটা চুরী
করেছে তারপরে ওঠবার সময় দড়ীর নীচের দিকটা পিসেমশায়ের বারান্দায় বেঁধে, আবার
ওপরে উঠে গেছে। তারপরে নিজের বারান্দা থেকে দড়ীটা খুলে একেবারে নীচে ফেলে
দিয়েছে। কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারেনি। তার হু'রকম লাভ টাকাটাও হারটাও।
আর তাই আমরা নীচের বারান্দায় কোনরকম দড়ীর দাগ দেখতে পাইনি। আমি ছুটে
ভেতরে এলাম---পিসেমশাই তোমার থানার ইনস্পেক্টারের সঙ্গে ভাব আছে ?



- —কোন ইনস্পেক্টর গ
- —যে এই চুরীর খোঁজ নেবার ভার নিয়েছে
- —না তবে তোর মামার সঙ্গে তার ভাব আছে
- —তবে ডাকুন মামাকে

আধঘণ্টা পরে মামা এসে বলল---কি রে গরু আবার কি খেয়াল ?

—মামা ইনম্পেক্টরকে একটা খবর দিতে হবে। খবরটা ঠিক কি

না জানি না, তবে মনে হয় আমার সন্দেহ ঠিক।

—খবরটা কি ?

পিসেমশাই বললেন---রুসোগোলা

— আঁা রসগোল্লা ? সে আবার কি ?

আঃ তোমরা আবার সুরু কোরনা "আমি বললাম" দাঁডাও সব বলছি।

সেই রাতেই ইনস্পেক্টর বিজয়লালবাবু এসে দেওনারায়ণকে বললেন, বাবুজী আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে একবার আসতে পারি ?

—'জরুর' দেওনারায়ণ জবাব দেয

আমরা বিজয়লালবাবুর পেছনে ভেতরে যাই এবং কোন কথা না বলে একেবারে বারান্দায় গিয়ে হাজির হই। বেশী খুঁজতে হয় না, বারান্দার চুণবালীর রেলিংএর হাতলের গোল করে কাটা কাটা দাগ। বিজয়লালবাবু হেসে ওঠেন তারপরে আমাকে বলেন---সাবাস ভায়া! ওই দডীর দাগ, ওইখান দিয়ে ও নীচে নেমেছিল।

পিসেমশায় লাফিয়ে ওঠেন—উঃ উঃ সাহস দেখেছ হতভাগাকে জেলে দেব, হতভাগা একটা...একটা...রসোগোল্লা! আমরা ভেতরে আসি আর আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠি— দেওনারায়ণ কোথায় ?

- —অঁা ? পিসেমশাই বলেন
- —পালিয়েছে বললে মামা

বিজয়লালবাবু হাসেন—এইটাই হোল বোঝার ওপর শাকের আঁটি। লোকটা চালাক হয়েও বোকা, ভেবেছে পালিয়ে রেহাই পাবে। ওর এই পালানটাই ওর ওপর শেষ প্রমাণ। তবে বাছাধনকে যেতে হবে না বেশীদূর। নীচে আমার লোক এমনি সাধারণ পোষাকে খাড়া আছে, যতক্ষণ আমি ওপরে থাকব ভতক্ষণ কেউ পালাতে পারবে না।

তারপরে ? আরও শুনতে চাও ? দেওনারায়ণ ধরা পড়ল, বামাল পাওয়া গেল তার ক'ছে। শুধু মামারটা নয় আরও অনেকের। লোকটা বেহারী মোটেই নয় একটা পাকা বাঙালী চোর। নানা জায়গায় নানারকম সেজে চুরী করেছে। সিন্ধুক ভাঙ্গায় লোকটা একেবারে পাকা। তারপরে তার হৃঃধের কাহিনী আর নাই বা শুনলে।



হৈত্ৰ, ১৩৪৪

এ সবের পর অনেকদিন কেটে গেছে। সে সব দিনগুলো আজকাল একএকবার স্বপ্নের মত মনে ভেসে আসে আবার স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যায়। স্মৃতির ওপর কিন্তু তাদের দাগ থেকে যায় তাই স্মৃতির পাতা থেকে একএকটা কাহিনী তোমাদের উপহার দিই। কি অদৃত আমাদের ওই চলে যাওয়া দিনগুলো।

## বেলশাজারের ভোজসভা

শ্রীমনুজেন্স চৌধুরী

(3)

নুপতি আসীন সিংহাসনে ঘেরি সভাসদ দল, শত প্রদীপের উজল কিরণে ভোজ সভা উজ্জ্ল। স্বর্ণ পিয়ালা হাজারে হাজার, 'জুডা'দের শৃত যাহা, 'জেহবার' সেই পুণ্য আধার— কলুষিত করে তাহা।

সেই ঘটিকায়, সেই সভাতেই, হাত এক দিল দেখা, দেয়াল ফুঁড়িয়া—সভার মাঝেই, কি যেন লিখিল লেখা।

(৩)
সভয়ে নৃপতি উঠিল কাঁপিয়া,
মুখে নাহি কথা ফোটে,
দৃষ্টিশৃষ্ম চাহনি হানিয়া,
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে;
বিলাল, "ধরায় যত জ্ঞানী আছে,
বিদ্বান আছে যাঁরা

(৪)
'ক্যালডিয়া' দেশে বাস করে যারা জ্ঞানী তারা নিশ্চয়.

ত্বরায় আনাও আজি মোর কাছে

করুক অর্থ তারা।

আজব লেখাটি দেখে দেখে তারা,
মুখের মত রয়।
'ব্যাবল্' দেশের অধিবাসী যাঁরা
বিদ্ধান তারা বটে,
অজ্ঞানা লেখার অর্থ তাঁহারা
করিতে পারেনা মোটে।

( ( )

এক বন্দী যে তথাকার
নবাগত যুবা সে
খবর শুনিল আজব লেখার
অর্থ সে জানে যে!
প্রাদীপ যেগুলি চারিধারে ছিল,
উজল হইয়া উঠে,
গভীর নিশিতে যাহা সে পড়িল,
সত্য হইয়া ফুটে।

(%)

কবর তাহার রচিত হয়েছে,
দেশ হবে হাত ছাড়া
ওজন করিয়া তারে দেখা গেছে,
নহে সে মাটির বাড়া।
কবরের চীর হল তার বেশ,
পাণ্ডর চাঁদোয়া বেশে।
দলে দলে 'মিডি' ঘিরে ফেলে দ্বার,
পারসীরা আসে দেশে।

# কিশোর বালক শেলী

## ধর্ণী সেন



(नकी

প্রায় দেড়শ' বছর আগেকার কথা।

ইটন স্কুলে সেদিন ভারী হুজুগ। কী ? ঘুষোঘুষি লড়াইতে নাকি একটি ছেলে অপর একটি ছেলেকে একেবারেই শেষ করে দিয়েচে! কিন্তু তার জন্ম কেউ একবার একটু হুঃখ করচেনা। মুখ গন্তীর করে হেডমাষ্টার যা বল্লেন শুনে অবাক হতে হয়। বল্লেন: হুঁ, হুঃখের বিষয় বটে কিন্তু কি আর করা যায়! ও আত্মরক্ষা করতে কেন শেখেনি! আমি চাই ইটনের প্রভাক ছেলে মার খেয়ে মার দিতে যেন প্রস্তুত থাকে!

ইটনের হেডমাষ্টার ডঃ কীট দেখতে ছোটখাট মানুষটি হলেও বড় ভয়ানক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁর ধারণা ছেলেদের পেটালেই বুঝি সহজে তারা মানুষ হয়। অথচ ধনী সম্ভাস্ত লোকেরা এই

হেডমাষ্টারের হাতে তাঁদের ছেলেদের ছেড়েদি য়ে কেমন একরকম নিশ্চিন্তই থাকতেন।

আশ্চর্যা নয়, কেন তথনকার দিনে মাষ্টার মশাইদের এই ধরণের অনুশাসন সকলে বেশ পছন্দ করে চলতেন। তাঁদের অগাধ বিশ্বাস ইংলণ্ডের মন্ত্রী, সেনাপতি, পাজী সকলেই যথন তাঁর হাতে মানুষ হয়েচেন তথন আর তাঁদের ছেলেরাই বা হবে না কেন ?

ছেলেদের ধরণ ধারণও কেমন নিষ্ঠুর অসভা রকমের ছিল। ছোটরা বড় ছেলেদের চাক্রের মত থাকত। বড়দের বিছানা করা থেকে জল আনা, জুতো ঝাড়া সব ছকুম তাদের তামিল করে চ্লুতে হত। না পারলে তাদের হাতেই প্রহারেণ ধনঞ্জয়ের সুব্যবস্থা ছিল।



অথচ স্কুলের অধিকাংশ ছেলেরাই এরকম জীবন বেশ পছন্দ করত।

কেবল একটি কিশোর এই স্ক্লের নিষ্ঠুর আবহাওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করে উঠতে পারছিল না। সাসেক্সএর মস্ত এক ধনী জমীদারের ছেলে সে। তাকে দেখে ভারী ভাব-প্রবণ মনে হত। বড় স্থলর তার নীল চোখ, কোঁকড়ান ঘন চুল আর ফুটফুটে গারের রং। তার ক্লাশের গোঁয়ার গোবিন্দ দলের মধ্যে তার চেহারা মোটেই খাপ খেত না।

এই স্থন্দর কিশোর বালকটির নাম শেলী।

শেলী যখন প্রথম ইটন স্কুলে ভর্ত্তি হল, স্কুলের বড়রা অর্থাং যাঁরা কাপ্তেন, মেয়ের মত ছিপছিপে ফুটফুটে ছেলেটিকে দেখে ভাবল---একে বশে আনা বা এর উপর প্রভূষ চালাতে তাদের মোটেই বেগ পেতে হবে না।

কিন্তু কাপ্তেন দলের শীঘ্রই বেগ পেতে হল।

তারা দেখলে সামান্ততেই ছেলেটি বেপরওয়া হয়ে তাদের বাধা দেয়। শাস্তিতে যার স্থাল চোখছটি স্বপ্নে ভাসে, যুদ্ধহজুগে তার ঐ চোখজোড়া দিয়ে আগুণ ঠিকরে পড়ে। এমনি তার গলার স্বর ভারী মিষ্টি, ভারী মৃত্ব কিন্তু বিরক্ত হলে তার গলা হয়ে উঠে উদ্ধত ও তীক্ষা। কাপ্রেন দল কলার ওলটানো মেয়েলী গলা বারকরা এই বেপরওয়া শিশু কবিকে দেখলেই ভেলে বেগুনে স্বলে উঠত।

भीष्रहे (भनीदक बाउँ हे न' वा बमहर्याशी वर्तन (शायना कता हन।

বড় ছোকরাদের বাঁদরামীগিরি তাদের পোষমানা কিছুতেই সহা করবে না, তাদের সামনাসামনিই অগ্রাহ্য করবে—শেলী প্রথম দিন থেকেই ঠিক করে। তার রকম সকম দেখে সকলে তাকে 'পাগলা শেলী' বলে ডাকতে সুক্র করলে। কিন্তু তার সঙ্গে একা একা লড়তে কেউই রাজী নয়, কি জানি, একগুঁয়ে ছেলেটা যদি আঁচড়ে কামড়েই দেয়! তথন তারা করলে কি শেলীকে নানা ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগল ও এই নিয়ে রীতিমত তারা আমোদ কৌতুক সুক্র করে দিলে। কোন দিন শেলী নদীর ধারটিতে নির্জ্জনে বসে একমনে কবিতার বই পড়েচে অমনি কয়েকজন কোখেকে হঠাৎ উড়ে এসে জুটে তাকে বিশ্রীভাবে 'হ্যালো' করতে সুক্র করেল। দল ভারী দেখে কিশোর শেলী মাঠ দিয়ে দৌ ছ দিলে, তার লম্বা কোঁ কড়ান চুলগুলি হাওয়ায় হলে ছলে উঠল। কিন্তু পাজি ছেলেগুলো ধাওয়া করে মৃগয়ার হরিণ শিশুর মত



তাকে চারিধার বিরে তার গায়ে কাদার বল ছুড়ে মেরে মন্ত্রা করতে থাকে। যেমন একজন একদিক থেকে 'শেলী' বলে চেঁচিয়ে উঠে, আর একজন অমনি অস্ত্র দিক থেকে 'শেলী' বলে বিকট চীৎকার ছাড়ে, ক্রমশঃ দিকবিদিক থেকে 'শেলী', 'শেলী' ডাক প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। শেষে শেলী রাগে পাগলের মত হয়ে উঠত, তার চোখ দিয়ে আগুণ ঠিকরে পড়ত, চীৎকার করে সমস্ত শরীর তার থরথর করে কাপতে থাকত।

এই দৃশ্য দেখবার জন্মই যেন ছেলের দল প্রতীক্ষা করত!

তারপর বীর কাপ্তেন দলেরা যে যার সরে পড়ত।

ঠাণ্ডা হয়ে শেলী তার কর্দ্দমাক্ত প্রিয় বইগুলি সয়ত্বে তুলে নিত, তারপর ধীরে আবার টেম্স্এর ধারে রৌজতপ্ত সবুদ্ধ ঘাসটিতে বসে নীল জলের দিকে একমনা চেয়ে থাকত। তার চোখে ও নদীর জলে কি যেন একটি মিল ছিল।

স্রোতস্বতী নদীটির দিকে চেয়ে সে আবার ভূলতে চেষ্টা করত। জ্বলের মধ্যে বিরাট উইলো গাছের কম্পমান ছায়াগুলি দেখতে তার কী ভালোই লাগত।

তার হাতের বইগুলি তাকে বড় সাস্তনা দিত। কেন এ সুন্দর বইগুলি তারা পড়েনা ? তাহলে তো সমস্ত ঝগড়াঝাঁটি চুকে যেত, পৃথিবীর সব অন্থায়গুলো মুছে যেত। বই মুড়ে শেলী আবার ভাবতে বসত।

ভাবত মানুষের সুখত্বংখ নৈরাশ্যের কথা। তুরে তুষ্ট ছেলেদের হটুগোল শোনা যেত আর শেলীর গাল বেয়ে ঝরঝর করে জল গড়িয়ে পড়ত। হাত জ্বোড় করে দে বলত—আমি গায়পথে চলব এই প্রতিজ্ঞা করিচি। প্রতিজ্ঞা করিচি কখনই আমি কারুর হাতের পুতৃল হব না, কখনও স্বার্থপর দলে ধরা দেবনা। প্রতিজ্ঞা করিচি আমার সমস্ত জীবন চিরস্কুলরের পায়ে উৎসর্গ করব —!

ইটন স্কুলের হেডমান্টার ডঃ কীট যদি ছেলেটির এই আকুল প্রার্থনা শুনতে পেতেন—।
তাহলে তিনি নিশ্চয় শেলীর প্রতি কোন অস্থায় করতে পারতেন না—নিশ্চয় তিনি ভালভাবেই
তার দিকটা বিচার করে দেখতেন।

স্থূলে যে ছেলেটি অসুখী যার এই করুণ ছর্দ্দশা, ছুটির সময় বাড়ীতে সে যেন সুখী রাজপুত্র! শেলীর বাবা টিমোথি শেলী সাসেক্স্এ সুন্দর বাগানবাড়ী করেছিলেন। সেখানে শেলীর চার বোন আর তার তিন বছরের এক ছোট্ট ভাই থাকত। শেলীর দিদি এলিকাবেথ



ও শেলীর সম্পর্কীয় বোন হেরিয়েট এর। তৃত্বনেই ছিল শেলীর মস্ত ভক্ত ও বন্ধু। সংসারে বড় ছিলেন শেলীর ঠাকুর্দা স্থার বিসি শেলী, ইনি এক অন্তুত প্রকৃতির মামুষ ছিলেন। কিন্তু তাঁর সমস্ত স্নেহধারা নিজের ছেলেমেয়েদের মায়া ছাড়িয়ে ছোট্ট শেলীর ওপর গিয়ে পড়েছিল; তাঁর বিরাট সম্পত্তির এক বড় অংশও শেলীকে দেবার ইচ্ছা মনে মনে রেখেছিলেন। শেলীর বাবা একটু কড়া লোক ছিলেন; স্থার বিসির সঙ্গে তাঁর মোটে মিলতনা। শেলীর মাও চাইতেন না যে তাঁর ছেলে বনে বনে বই বগলে ঘুরে বেড়ায়। তাঁর ভারী ইচ্ছে শেলী মস্ত লোক হয়।

কিন্তু ছোট ভাইবোনেদের চক্ষে শেলী ছিল দেবতা বিশেষ। ছুটিতে যে মূহুর্ত্তে তারা সব একসঙ্গে মিলত ভাই বোনেরা আনন্দে উঠত মেতে! তার বোনদের কাছে শেলী ছিল একাধারে হিরো, বন্ধু, ভাই ও শিক্ষক। তাদের শেলী ভারী মজার মজার গল্প শোনাত আর তারা চোথ বড় করে নিস্তব্ধ হয়ে শুনত। শেলীদের বাগানবাড়ীটা ছিল প্রাচীন হুর্গের মত; তার নানা অন্ধকার অলিগলি ঘরদোরের নানান রহস্থ শেলী তাদের বলত। একটা ভালা-বন্ধ ঘরে নাকি এক বুড়ো ডাক্তার থাকত, তার মস্ত দাড়ী — শেলী গল্প করে বলে। ঘরে কোন শব্দ শোনা গেলেই শেলী বলত আর ওরা ভাবত, ঐ! ঐ বুড়ো ডাক্তার বুঝি টেবল ল্যাম্প উল্টে দিলে! গরমের ছুটিতে ভাদের বাগানে শেলী বোনেদের নিয়ে ঐ বুড়ো ডাক্তার বেচারার জন্ম মাটির ঘর তৈরী করত।

আর শুধু এই মানুষ-বৃড়োই ছিলনা; ছিল বাগানের পুকুরে আগুকালের মস্ত বৃড়ো এক কচ্ছপ আর থাকত প্রকাণ্ড এক সাপ। এই সাপটাকে একদিন নাকি তাদের বাগানের মালি কুড়ুল দিয়ে মেরে ফেলেছিল। শেলী বলে চলত—জানিস্, এই মালিটার মানুষের চেহারা বটে আমাদের মত, কিন্তু আসলে, সে হচ্চে 'কালরূপী'—রূপ কথার সমস্ত দৈত্য দানবকে সে সাবড়ে দেয়।

মাঝে মাঝে অভুত কাণ্ড করে বসত শেলী। একবার ইটন স্কুলে সে একটা বাটিতে পেট্রোল স্বালিয়ে তার নীল ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আগুনের দিকে চেয়ে সে অভুত ভঙ্গীতে বলতে আরম্ভ করলে, 'হে বাতাস, হে অগ্নির দানবগণ…!'

—এমন সময় মাষ্টারের গলা শোনা গেল, তখন শেলীর উত্তর এল, প্লীজ্, স্থর— আমি দানবদের আহ্বান করচি—"

, স্কুলের পড়া এমনি করে শেলীর শেষ হয়।



কলেজেও হোষ্টেলে শেলীর খুব ভাল লাগল। বেশ নিজের একটা ছোট্ট ঘর; নিজের বেশ খুসীমত ক্লাশে যাওয়া—নিজের পছন্দমত পড়া ও বেড়ান। এমনি মধুর ভাবে চিরকাল যদি কাটান যায়!—শেলী ভাবত আর স্বপ্ন রচনা করত। কলেজে একটি ছেলেকে তার ভারী পছন্দ হয়ে গোল—তার নাম হগ। ভাব জমাবার জ্বন্থ শেলী প্রথম স্কুক্ক করলে: আজকালকার সবচেয়ে উঁচু সাহিত্য হচ্চে জার্মান সাহিত্য; হগ হেসে বলে: উঁহু, জার্মাণদের প্রকৃতি বলে কোন পদার্থ আছে নাকি ?—তার চেয়ে আমার বাপু পছন্দ ইতালীয়ান। তখন শেলী বলে: তবে এস আমার ঘরে সেখানে নিরিবিলিতে আলোচনা করা যাবে।

এমনি করে তাদের ভাব হয়।

সকালে উঠে তারা হুটিতে মিলে অনেকদূর বেড়ায়। শেলী তখন ছোট্ট ছেলের মন্ত মহানন্দে লাফালাফি করতে থাকে। জলের ধারে এসে কাগজের নৌকো ভাসায়, ছোট ছোট জঙ্গুলা ফুল তুলে নদীর ঢেউএ তুলিয়ে দেয়। শেলীর কাগু দেখে হগ ভারী অবাক হয়।

কলেজের স্থান্দর আবেষ্টনে শেলী বই লিখতে স্থাক্ত করে—লিখে তার মনের কথাগুলি যে সে বলতে পার্থে। কিন্তু শীঘ্রই বাধল গোল্যোগ; তার লেখা সকলে পছন্দ করলেন না। লেখার মধ্যে নাকি অনেক অন্যায় কথা আছে।

শেলীর মা বাবা তাঁদের ছেলের রকম দেখে অসুখী হলেন। শেলীর গভীর ছঃখ হল।
সে নিজে যা ভেবেচে তাই ত লিখেচে এতে অক্সায় কী ?—শেলী ভাবে। বাড়ীতে সকলে এমন
কি তার প্রিয় বন্ধু হেরিয়েটও যখন তাকে ত্যাগ করলে নিজের ছঃখ রাখবার সে আর জায়গা
পেলেনা। কেবল মাত্র তার দিদি এলিজাবেথের স্নেহ শেলীর প্রতি শতগুণ বেড়ে উঠল।
গভীর বেদনায় লিখতে লিখতে শেলী যেন ক্রমশঃ বিজ্ঞোহী হয়ে উঠল। অক্স নামে
এক বই বার করে ভগবানের অস্তিত্ব নেই সে প্রচার করলে। কলেজের এক কর্তার চোখে
সে বইটি পড়ে। তিনি একেবারে অগ্নিশর্মা। ইউনিভার্সিটিতে খবর দিলে তাদের দোকানই
উঠে যাবে এই ভয়ে দোকানদার বইগুলি সন্ধিয়ে নিলে।

শেলী এ খবর পেয়ে খুসী হলনা, কিন্তু সে সগর্বেব দোকানদারকৈ জানালেঃ আমার বইর এক একখানা কপি সব কলেজের মাষ্টারদের কাছে, এমন কি চ্যান্সেলারের কাছেও পাঠিয়েছি। সর্ববনাশ, এ ছেলে করেছে কী!—দোকানদার ভাবে।

শেলীকে কলেজ ছাড়তে হল! তথনই শীলমোহর করা এক লম্বা মানপত্র তার হাতে দিয়ে তার নাম কাটান পাকা হয়ে গেল!

### কিশোর বালক শেলী ধরণী সেন



শেলী দৌড়ল।—দৌড়ে তার বন্ধু হগের কাছে গিয়ে পাগলের মত বলতে লাগল: Expelled! Expelled!

ভার মানে কলেজের যে স্থল্পর জীবন স্বপ্ন সে মধুর ভাবে রচনা করেছিল—ভার স্ব শেষ! শেষ ভার স্থমধুর ছাত্রজীবন! কোন কলেজেই ভার আর স্থান নেই।

হগ সমস্থ শুনে ভয়ানক চটে গেল। বন্ধুর প্রতি এই দারুণ অবিচারে তার সমস্ত মন সমব্যথায় ভরে উঠল। তখনই সে কলেজের কর্তৃপক্ষদের এক চিঠি লিখে জানাল, শেলীর মত ছেলের প্রতি তাঁদের এমন ব্যবহারে সে অত্যস্ত ছঃখিত। সে আশা করে তাঁদের বিচার নিশ্চয়ই চরম নয়।

হুগের হাতে শীলমোহর করা মানপত্র এলো! সেও কলেজ থেকে চিরদিনের মত ্রিভাড়িত হল!

পরদিন সকালে কলেজের গেটে ছোটবড় সকল ছেলেদের চোখে পড়ল এক মস্ত নোটিস। তাতে লেখা—টি জে হগ্ও পি বি শেলী এ ছটি ছেলেরই কলেজ থেকে নাম কেটে দেওয়া হয়েচে।

কলেজের রুটিন থেকে শেলীর নামটা কাটা গেল বটে, কিন্তু যাঁরা স্বপ্নে কল্পনায় এক একটা মধুর জগত সৃষ্টি করেন জাবনের অনেক স্থন্দর লুকোন রহস্য ছল্দে গানে যাঁরা ধরেন পৃথিবীর সেই মহৎ চারণ কবিদল একদিন শেলীকে শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাবুক বলে চিনে তাঁদের দলে টেনে নিয়েছিলেন।



## প্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত

### উনবিংশ অধ্যায়

কু-উ-উ

বৃদ্ধ মঙ্গর মাঝি আশ্চর্যা হইয়া গেল। সে ভাবিতে পারে নাই তাহাদের বাড়ীর এত কাছে পাহাড়ের গায়ে এমন একটা মন্দির, থাকিতে পারে। অশাস্ত মন্দিরের প্রাঙ্গণে ছেলেটাকে কোলে করিয়া নিপ্রন্দভাবে বসিয়াছিল, তাহার মুখ ভয়ে বিশ্বায়ে একেবারে ছাইয়ের মত সাদা ইইয়া গিয়াছিল।

বুদ্ধ মঙ্গরু তাহার কাছে আসিয়া কহিল,—হাঁবে বাব তুই অমন মুষড়ে গেলি কেন ? ছেলেটাকে ত বাঁচাতে হবে। এই কথা বলিয়া সে একেবারে ছেলেটির মুখের কাছে ঝুঁ কিয়া পড়িয়া কহিল, যদি বাঁচাতে চাস্ ভাহলে এক্ষুনি ওকে ছধ খাওয়াতে হবে। মঙ্গরু অমনি ছইটী সাওতাল যুবককে ছধের সন্ধানে যাইতে আদেশ করিল, তাহারা অভি অল্প সময়ের মধ্যেই অনেকটা ছধ সংগ্রহ করিয়া আনিল, মঙ্গরু ও অশাস্ত অভি সম্ভর্পনে শিশুকে একটু একটু করিয়া ছধ খাওয়াইতে আরম্ভ করিল।

এদিকে যে ঘরে শিশুটীকে পাওয়া গিয়াছিল সেই ঘরের মেঝটার এক পাশে গুলাঞ্জ লক্ষ্য করিল যেন একটা ছোট পাথর আলগাভাবে বসান রহিয়াছে। সে আস্তে আস্তে সেই পাথরটা সরাইয়া ফেলিভেই দেখা গেল—একটি ছোট সিঁড়ি নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে। গুলাঞ্জ বাহিরে যাইয়া মঙ্গরু সর্দদারকে বলিবামাত্র মঙ্গরু কহিল,—একা যাস্নে, তিন চারজন এক সঙ্গে আস্তে আস্তে নেমে যা! এক পা এগুবি, আর বল্বি—কি দেখ্ছিস্—আমি একটু পরে আস্ছি! ভয় পাস্নে যেন!

গুলাঞ্জ মাথা নাড়িয়া কহিল—ভয় গু



2500. 30HR

#### মঙ্গরু সর্দ্ধার হাসিল।

অশাস্ত অপলকে সেই শিশুটীর মুখের দিকে চাহিয়াছিল। ফুলের মত সুন্দর সুকোমল শিশুটী আস্তে আস্তে চোথ মেলিতেছিল, আবার ফুলের পাপ্ডির মত চোখের পাতা বৃদ্ধিতেছিল।

মঙ্গক বলিল—তুই বাবু এখানে ছেলেটাকে নিয়ে থাক্ আমি দেখে আসি গুলাঞ্জ কোথায় গেল। যাইবার সময় মঙ্গক তুইটী সাওতাল যুবককে অশান্তের পাশে দাঁড়াইয়া চারিদিকে লক্ষ্য রাখিতে বলিল। মঙ্গকর স্থায় একজন সাহসী সাওতাল সর্দ্দারের কাছেও কেন যেন একটা বিভীষিকার সঞ্চার হইয়াছিল তাহারও মনে হইয়াছিল এই স্থানটী একেবারে নিরাপদ নহে, নিশ্চয়ই আশে পাশে লোক আছে। হঠাং কোন স্থ্যোগে তাহারা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে এইরূপ আশক্ষাও যে তাহার মনে না হইতেছিল তাহা নহে।

গুলাঞ্জ একটা বর্ষা হাতে করিয়া সেই ক্ষুদ্র অপরিসর গর্ত্তের ভিতরে অতি কপ্তে প্রবেশ করিল। প্রথমেই সে পায়ের তলায় একটা সিঁড়ি দেখিতে পাইল এই ভাবে এক পা তুই পা করিয়া তুই তিনটা সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া সে বেশ সোলা হইয়া দাঁড়াইয়া অপর সঙ্গীগণকে একে একে তাহার অনুসরণ করিতে বলিল। একজন তুইজন করিয়া প্রায় পাঁচজন বলিষ্ঠ সাঁওতাল যুবক ওই অপরিসর গর্ত্তের মধ্য দিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নীচে চলিয়া যাইতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে তাহারা একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। বৃদ্ধ মঙ্গরু সর্দার উবু হইয়া বসিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল গুলাঞ্জ, ভিতর হইতে অতি ক্ষীণ স্বরে উত্তর আসিল স্পার——খাণিক পরে মঙ্গরুর আহ্বানেও নীচ হইতে আর কোন শব্দ আসিলনা।

এদিকে অশাস্ত অপলকে ছেলেটীর দিকে লক্ষ্য করিতেছিল ক্রমে দিনের আলোর সঙ্গে ছেলেটীর যেন পরিচয়ট। বেশ ভাল ভাবেই হইয়া আসিতেছিল সে এখন একটু একটু করিয়া চোথ মেলিতেছিল আর অশাস্তের মুখের দিকে চাহিয়া একটু একটু হাসিতেছিল। অশাস্ত দেখিল ছেলেটীর গলায় সোণার একটী ছোট হার, হারের সঙ্গে একটী পদক, পদকের মাঝখানে একটী নীলা পাথর ঝকমক করিয়া জ্বলিতেছে, ছেলেটীর মুখের হাসি দেখিয়া তাহাকে চোথ মেলিয়া চাহিতে দেখিয়া অশাস্তের মুখে ও আনন্দের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল, —এইবার সে ছেলেটির দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিল। সে যে পিন্তু ও টিমুর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট তাহা ব্ঝিতে পারিয়া একটা দীর্ঘাস ফেলিল। হায়! তবে তাহারা কোথায়? — এই ক্ষুদ্র স্থকুমার শিশুটিকে মায়ের বুক হইতে যাহারা চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে, কত বড় নির্ম্বম তাহাদের হৃদয়।



অনেকটা ত্থ খাইয়া ছেলেটি বেশ সবল হইয়া উঠিয়াছিল,—সে মধুর স্বরে কহিল কা-কা।

অশান্ত শিশুটির ঠোটে চুমু খাইয়া আদর করিয়া কহিল—হাঁ, কাকা! ছেলেটি কহিল, মা-মা—বা বা!

অশাস্ত কহিল—মা কোথায় ? বাবাই বা কোথায় ?

—ছেলে কহিল—কু-কু-কু। একটা পাখী, তাদেরই সাম্নের একটা ঝোঁপে বসিয়া ডাকিতেছিল —কু-উ-উ,—তাই খোকা তাহারই অনুকরণ করিয়া কুকু করিতেছিল। হাতে পাছুঁ ড়িতেছিল। হাতে ছু'গাছি সোনার বালা। গলায় হারের কাছে ছোট পদকের গায়ে ছু'টি ছোট কথা লেখা রহিয়াছে! অশাস্ত হাতে লইয়া পড়িতে চেষ্টা করিল। একটি অক্ষর অস্পষ্ট হইয়াছে, অপরটি বেশ স্পষ্ট রহিয়াছে—রা! তবে কি রাজু, রাখাল, রাম কতইত হইতে পারে।

তাহার তুপাশের সাঁওতাল যুবক তৃইটিও নির্নাক্ ভাবে এই ফুলের মত স্থুন্দর স্থুকো-মল শিশুটির দিকে অপলকে চাহিয়াছিল।

ক্রমে সূর্যা নামিয়া পড়িতেছিল। পাহাড়ের কালো ছায়া দীর্ঘ হইয়া বেলা শেষের মাভাষ জাগাইয়া দিয়াছিল।

—এমন সময় মঙ্গরু তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল,—তাইতরে বাবু, এবড় বিষম ঠাইরে। তারপর সে গুলঞ্জ যে সিঁড়ি বাহিয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে সেকথা বলিল। কোন পাড়া পাওয়া গেলনা!

অশান্তও চমকিত হইল

### বিংশ অখ্যায়

থুব-থুব-খুব সাজা দাও

সেদিনের কথা বলিতেছি। যেদিন পিন্তু ও টিন্তুকে সন্ন্যাসী প্রশান্তের নিকট হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া গেল, সেদিন হুটি ভাই বোন্ বিশালকায় সন্ন্যাসীর বুকে কাতর কপোত শাবকের মত কাঁপিতেছিল, ভয়ে তাহাদের মুখ দিয়া একটি কথাও বাহির হইতে ছিলনা। তারপর একটি নীরব পথ বাহিয়া মন্দিরের মধ্যে আসিয়া সন্ন্যাসী তাহাদের ছুই-জনকে একটি ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া রাথিয়া দিয়াছিল।

—পিমু কহিল—টিমু—



टेड्क. ५७४१

টিন্থ কাঁপিতেছিল। দাদার কথায় সে কহিল—দাদা!

বিপদে পড়িলে ছোটদের মনেও সাহস আসে। পিন্তু কহিল—আয় আমরা ভগবানকে ডাকি।

টিন্ন কহিল—না, বাবা বোধ হয় এক্ষ্ণি আমাদের নেবার জন্ম ছুটে আস্বেন! পিন্ন কহিল,—তাঁরাত জানেন না যে আমাদের ডাকাতি কার নিয়ে এসেছে? টিন্ন কহিল—তাঁ পায়নি! নিশ্চয় পেয়েছেন! এই দেখনা, এলেন বলে। অই শুন্ছো!

ঐ যে গাড়ীর শব্দ হচ্চে !—বাং কি মজাই হবে, বাবা যথন থুব এদের সাজ। দিবেন! পিন্তু মলিন মুখে কহিল—কোথায় শব্দ! কোথায় তোর গাড়ী ? বেচারী টিন্ত কাঁদিতে লাগিল।

পিনু কহিল, জানিস্ কাদ্লে দেবতা রাগ করেন, যে কাঁদে তাঁকে তিনি ভালবাসেন না! তার চেয়ে আয়, আমরা তাঁকে ডাকি!

জানিস্ মা বলেছেন, ঈশ্বর দয়াময় তিনি বিপদে পড়লে স্বাইকে রক্ষা করেন। আয় তবে তাঁকেই ডাকি।

তুই ভাই বোন্, সেই ছোট ঘরখানিতে বসিয়া বলিতে লাগিল—দয়াময়, ঠাকুর আমরা ছোট শিশু, আমাদের বাড়ী পৌছে দাও, যারা আমাদের ধরে এনেছে তাহাদের থুব-খুব, খুবই সাজা দাও।

তারপর তাহার। তুইজনে সেই কদ্য্য বিছানায় ঘুমাইয়া পড়িল।—তারপর—িক হইল, ভাহা আগেই বলিয়াছি।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু গুলাঞ্জ ও তাহার পাঁচজন সঙ্গী সেই পাতালপুরী হইতে ফিরিয়া আসিলনা।

বৃদ্ধ মঙ্গক মাঝিও যখন চিস্তিত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন অশাস্ত কহিল,—শোন মাঝি, তৃমি কোন ভয় করোনা। আজ বাত্রিতে আমরা এখানেই থাক্বো। একজনকৈ গাঁয়ে পাঠিয়ে দাও খবর জানাতে, তারা যেন আমাদের জন্ম কোন চিস্তা না করে। আমরা এদিকে খুঁজে দেখি কি করা যায়।—মঙ্গক অশাস্তের কথায় অনেকটা আশস্ত হইয়া কহিল,—বেশ কথারে বাবু! আমি কি করে ওদের ছেড়ে যাই!





অশাস্ত ছেলেটিকে লইয়া, সেই মন্দিরের একটি ঘরে আসিল। একজ্বন যুবক বাহিরে যেসব সাঁওতালেরা পাহারা দিতেছিল—তাহাদেব ডাকিয়া আনিলে মঙ্গরু এবং অশাস্ত তাহা-দের বর্তমান অবস্থাটা বুঝাইয়া বলিল।

সাঁওতালেরা তথন সেই সূত্র কাটার মূখে বড় বড় কয়েকটা পাথর চাপা দিয়া আসি-বার পথটা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিকের পাহাড় হইতে শুক্নো কাঠ ও শাখা প্রশাখা জড় করিয়া আগুন স্থালাইয়া দিল। তাহারা আজ যেন একটা মুতন খেলা পাইল, কাহারও মুখে কোনরূপ অপ্রসন্ধতার ভাব দেখা গেলনা।

গুলাঞ্জ ও তাহার সঙ্গিগণ যতই নামিতে লাগিল, ততই যেন সিঁড়ি প্রশস্ততর হইতে লাগিল অন্ধকার গভীরতর হইতে লাগিল। সিঁড়ি আট দশটি মাত্র। সেই সিঁড়ি পার হইলে পর তাহারা একটি বেশ বড় ঘরের মধ্যে ঘাইয়া পৌছিল। ঘরের এক পাশে আগুন ছলিতেছে। সেই অগ্নিশিথার আলোকে



ঘরের একপাশে আগুন ম্বলিতেছে

তাহারা দেখিতে পাইল, ঘরটির দেয়ালের গায়ে সারি সারি ছোট বড় কুলুঙ্গি, কুলুঙ্গিতে নানা প্রকারের খাল্ল দ্রবাদি সাজানো রহিন্য়াছে। কোথাও থুব বড় একটি জালা। গুলাঞ্জ জ্বলম্ভ কাষ্ঠ হাতে লইয়া দেখিতে পাইল, জালার মধ্যে অনেক ফল সঞ্চিত রহিয়াছে। কি আশ্চর্যা ঘরের কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নাই। কে কখন আগুণ জ্বালাইয়া গিয়াছে, লোকজন কোথায় ? কিছুই বুঝা গেলনা!

গুলাঞ্জ ও তাহার সঞ্চিগণ প্রফুল্ল

মনে প্রচুর পরিমাণে খাতা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া উপরে ফিরিয়া আসিল। এবং উপরে উঠিয়া সেই পাথরখানার উপর খুব গুরুতর ভারী কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড আনিয়া এমন ভাবে ঢাকিয়া দিল যে নীচ হইতে কাহারও উপরে উঠিয়া আসা বড সহজ হইয়া উঠিবেনা।



শুলাঞ্জ ও তাহার সঙ্গিগণেক নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া বৃদ্ধ মঙ্গরু সর্দার ও তাহার সঙ্গিগণের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। তখন কেহ কাঠ জোগাড় করিল, কেহ রায়ার জোগাড় করিল, কেহবা গান ধরিল, তাহারা সারাদিনের শ্রমের পর মহা আনন্দে মত্ত হইল।

অশাস্ত, মঙ্গরু মাঝিতে ও গুলঞ্জের মধ্যে কথা হইতেছিল। অশাস্ত কহিল—গুলাঞ্জ কি কি দেখ লে গ

গুলাঞ্জ কহিল, নীচু থেকে বৃঝতে পারিনি যে এতটা রাত হয়ে গেছে। তারপর সে কহিল মস্ত বড় খবর রে বাবু, সবতো আর ভাল করে দেখ্তে পেলামনা।

মঙ্গরু মাঝি গম্ভীর ভাবে কহিল-—কি কি দেখ্লি রে ? তখন গুলাঞ্জ মেজের নীচে ঘরের মধ্যে যাহা ঘাহা দেখিয়াছিল, সেই কথা কহিল। সে বলিল, কি বল্ব সদ্ধার ওই ঘরের ভিতরে ডাকুদের খাবার সব জিনিষপত্র আছে।

মঙ্গরু কহিল—বুঝলিরে বাবু, এ হচ্ছে ডাকুদের আড্ডা আমাদের এত কাছাকাছি থাক্তেও কিছুই জান্তে পারিনি।

দেখ বাবু, আমার মনে হয় কাল সকাল হলে আমরা একটা হেস্তনেস্ত করে ফেল্ব। আমার মনে হচ্ছে সাধু বেটারা এখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে!

অশাস্ত কথাটা একেবারে অসম্ভব মনে করিলনা। সে চুপি চুপি মঙ্গরু ও গুলাঞ্জকে কহিল—রাভটা আমাদের খুব সাবধানে থাক্তে হবে। কি জানি কখন কি বিপদ ঘটে। সে ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া লইয়া একটি চুমো খাইয়া কহিল—কিছু ভয় নেইরে খোকা ভোকে আর কেউ আমার কাছ থেকে চুরি করে নিতে পারবেনা।

ক্রমশঃ





## গুজরাতী ছেলেমেরেদের খেলা

## <u>জ</u>ীশামুক

''আড়্কো দাড়কো দহি দাড়ুকো পিল্লু পাকে শাবন আজে উড়মুড় দাতাড়িয়ে খজুর শাকর, দেরভি সিন্দুর।"

পড়ে মনে হচ্ছে, এ আবার কি— এর মানে হয় নাকি কিছু ? কিন্তু ভেবে দেখো আমাদের "ইকীড়-মিকীড়"-এরই বা মানে কত্টুকু! শুধু মজার মজার কথা সাজিয়ে তৈরী। আমাদের "ইকীড়-মিকীড়" থেকেই আরম্ভ করা যাক। আমরা কি করি!—আমরা গোল হয়ে বসি ছহাত মাটিতে পেতে আর একজন সকলের আঙ্গুল থেকে আঙ্গুলে চাপ দিয়ে দিয়ে সুর করে বলে যায়—

"ইকীড়-মিকীড় চাম-চিকীড় চামে কাটা মজুমদার"—

—ইত্যাদি

যার আঙুলের ওপর গিয়ে ছড়া শেষ হবে তার সে আঙুল বুজোনো হ'ল, তার পরের থেকে আবার স্থক! মজা সেখানেই যে কার হাত ছটো আগে মুঠো হয়ে যায়—তারই জিত। গুজরাটে এই একই খেলাটির নাম, "আড়কো-দাড়কো" আমরা যাকে বলি "ইকীড়-মিকীড়" ছোট্ট ছেলেমেয়েরা ঠিক বাংলা দেশের মতই এ খেলাতে মাতে বেশী, তাদের চোথগুলো বড় বড় হয়ে ছড়ার সঙ্গে আঙুল থেকে আঙুলে লাফিয়ে চলতে থাকে—কখন্ সবকটা আঙুল বন্ধ হয়ে মুঠো হবে। তফাৎ কিছু নেই কেবল আমরা বলি 'ইকীড়-মিকীড় চাম-চিকীড়', ছড়াটি কাটি আর খেলি আর গুজরাটি ছেলেমেয়েরা বলে "আড়কো দাড়কো দহি দাড়ুকো" ইত্যাদি আর ছড়া কেটে ঐ একই খেলাটি থেলে।



চৈত্ৰ, ১৩৪৪

বন্ধে প্রেসিডেন্সীর উত্তর দিকটা গুজরাট। এর একদিকে রাজপুতানা— বিশাল মরুভূমি বুকে করে পড়ে আছে তার অক্যদিকে নর্মদা নদী, তা পেরিয়ে মারাসীদের পাহাড়ী দেশ।
পশ্চিমে ধু ধূ সমুদ্দুর—আরবসাগর। বাংলা দেশ কোনদিকে ? চোথ বুজে ভারতবর্ষের
ম্যাপটা মনে করলে মনে হবে সে কতদূর প্রায় সেই পূর্বন সীমানায় ধার ঘেঁসে। গুজরাটের
বাসিন্দাদের গুজরাটী ত বলবেই আর এদের দেশেও যে ছোট ছেলেমেয়ে আছে, তাদের খেলা।
ধূলা আছে—সে বিষয়ে ভূল হতে পারেনা

কিন্তু কি আশ্চর্য্য কতগুলো খেলা ত হুবহু মিলে যায় বাংলার ছোট ছেলেমেয়েদের খেলার সঙ্গে, নিয়ম-কাত্মন সব সমেত! কেবল নামে যা তফাং। 'আড়কো দাড়কো' খেলাব বেলা তো দেখলেই। আর অন্য কোন কোন খিলায় কিছু কিছু অদল-বদল হয়েছে মাত্ৰ।



"আঁধড়ী খিস্কোলী"

ধরো—"কাণামাছি।" এদের ঠিক ঐ রকম খেলারই নাম "হাঁধড়ী থিস্কোলী" বা অন্ধ কাঠবেরালি। আমাদের 'কাণামাছি'র চেয়ে এনাম বেশী যুৎসই। খেলাব সময় ছটি চোথই যখন বাঁধা হয় তথন তাকে অন্ধ বলাই কি উচিৎ নয় ? খেলার নিয়ম সমানই। গোনবার ফলে একজন 'কাণামাছি' হ'ল—তার চোথ কাপড় দিয়ে কসে বেঁধে তাকে এক জায়গায় বসানো হ'ল। অমনি একজন করে এসে মাথায় একটি করে টোকা মারবে আর অস্তজন

জিজ্ঞাস। করবে—'কোন ছে ? অর্থাৎ কে বল দেখি ? কাণামাছিকে নাম বলতে হবে—মিলে গোলে তবে নিস্তার। নিয়ম হচ্ছে মাথায় টোকা মারতে হবে খুব আল্তে কিন্তু তুই ছেলেমেয়ের অভাব আছে কোন দেশে ? কেউ হয়তো মারলো এক গাঁট্ট। খুব জোলসে ব্যস—''আঁধড়ী খিস্কোলী' না তার চোথের বাঁধন ত্হাতে টেনে খুলে ফেলে—লাগালো যুদ্ধ যাকে সামনে পেল তাকেই সন্দেহ করে।

প্রত্যেকেই যখন এক একবার করে টোকা মারলো আর 'কাণামাছি' বলতে পারলো না কে সে তখন তাকে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে দৌড়ে ধরতে হবে ; আর তার কাণ ঝালাপালা অন্তদের



চীংকারে—"আঁধড়ী থিস্কোলী—আঁধড়ী থিস্কোলী।" আমরাও ত' বলি—"কাণামাছি ভোঁ ভোঁ থাকে পারি তাকে ছোঁ।"

তারপর লুকোচুরী। এ থেলা এরা নিয়মের একটু আধটু অদল বদল করে এরা অনেকভাবে খেলে—আর তার নামও আছে অনেক রকম। যেটা একেবারে আমাদের সঙ্গে মিলে যায় শুধু সেটার কথাই বলি। এ খেলাকে এরা বলে "দহিনো ঘোড়ো"—মানে হচ্ছে, "বুড়ীর ঘোড়া"। আমরা লুকোচুরী খেলার সময় একজনকে বুড়ী করি—যাকে এসে ছুলে আর চোর হতে হয় না। এ সেই বুড়ী আর তার ঘোড়া হ'ল যে চোর হয়েছে সে। চোর এসে বুড়ীর কোলে মাথা গুঁজে চোখ বন্ধ করে বসে রইলো, অক্সরা সেই ফাঁকে যে যার নিশ্চিশ্ত নায়গাটিতে নিঃশ্বাস বন্ধ করে লুকিয়ে চুপিচুপি হাসছে। বুড়ী এবার স্থুর করে চেঁচিয়ে বলবে—

"দহিনো ঘোড়ো পানী পিতো, রম্ভো ঝম্ভো ছুট্ম্ট্ ; হাত্যা লফ্ডী কাম্যার কাক্ড়ী, জেনো ঝিলী লেবু হোড় ত' বিলী লেজো।"

বৃড়ী বলছে—"বুড়ীর ঘোড়া (চোর) শীগ্নীর জল থেয়ে ছুট্ লাগাও—হাতে তোমার লাসী— কোমরও বেঁধেছ, যাকে পাবে তাকে ধরে নিয়ে এস।" যাকে ছোঁবে সেই চোর হবে পরের দানে, আর বুড়ী আবার বলবে তার মজার ছড়া।

এরপর "চাকবিল্লু" বা "খো"। এ শুধু দৌড়ের খেলা—কে কত দৌড়োতে পারে—ছড়া কিছু নেই। যতন্ত্রন খেলবে সকলে এক লাইনে একজনের পিছনে আরেকজন দাঁড়ালো—ছ'জন ছ'ড়া। বাকী ছ'জনের, একজন লাইনের সামনে, অক্সজন ঠিক পিছনে। দলের সর্দ্ধার বলবে—এবার আরম্ভ। তখন পিছনের ছেলেটি ছ'একবার খোঁকা দেবে সামনের ছেলেটিকে—যেন ডাইনে কি বাঁয়ে দৌড়াবে ঠিক করতে পারছে না, তারপর হঠাং একটানা ছুট্। লাইনের পাশ দিয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দৌড়াতে হবে, ধরতে হবে সামনের ছেলেকে। যদি ধরতে পারলো, তাদের স্থান পরিবর্ত্তন হবে আর যে পিছনে আসবে সেই এবার ধরবে। কিন্তু যদি পিছনের ছেলেটি দৌড়ে আর পারলো না, ক্লান্ত হয়ে পড়লো, তখন সে লাইনে দাড়ানো যে কোন একটি ছেলের পিঠে মারবে এক চাপড়। এই ছেলেটির এবার দৌড়বার



পালা আগে: মতনই আর ক্লান্ত ছেলেটি তার জ্ঞায়গা দখল করে জ্ঞিরোতে লাগলো। আসলে খেলার সময় শেষ পর্যান্ত কেউ বড় একটা দৌড়ায় না অন্যের পিঠে চাপড় মেরে মেরে অপরকে দান দিতে থাকে। এতে খেলা ভয়ানক জমে যায় আর উৎসাহের অন্ত থাকে না। এই রকম করে অনেকক্ষণ খেলা চলে যতক্ষণ না সকলেই বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়লো। এ খেলা শুখুছেলেরাই খেলে, মেয়েরা এত বেশী দৌড়াতে পারে না।

এবার একটা বাদ্লা দিনের খেলা বলি। ধর ঠিক বিকাল বেলাটি দেখেই যেন বর্ষা নাম্লো। কি রকম মন খারাপ হয়ে যায় বল দেখি! কিন্তু ছোটরা চট্ করে বরুণ দেবতার কাছে হার মানতে রাজী নয়। খেলবেই তারা যেমন করে হোক—তারা খেলবে ঘরের ভিতরেই—অথচ ছুটোছুটা খেলা। এ খেলার নাম "চালাক্ চালাড়ু।" মাত্র পাঁচজন একসঙ্গে খেলতে পারে, কারণ ঘরের কোণ চারটির বেশী থাকে না। তবে যদি এমন কোন ঘর হয় যে তার চারের বেশী কোণ, ততজন ও আরো একজন এই নিয়ে খেলা আরম্ভ হবে। সাধারণত ঘরের চারকোণে চারজন আর মাঝখানে একজন দাঁড়াবে। মাঝের ছেলে বা মেয়ে একপায়ে লাফিয়ে প্রত্যেকের কাছে যাবে আর বলবে—"চালাক্ চালাড়ু"?

উত্তর আসবে—"ওলানে ঘের ভাড়ু"—ওর ঘরে যাওগে। এই বলে পাশের কোণ্ দেখিয়ে দেওয়া হবে। এই করে কোণ থেকে কোণে একপায়ে লেংচে লেংচে চললো। শেষের ছেলে বা মেয়ের কাছে গিয়ে যেই বলা—"চালাক্ চামড়ু ?" সে তখন উত্তরে বলবে— "মিনি মিনি ছধ পি।"—মিনি তুমি ছধ খাও। মিনির যেমন মাটীর দিকে নীচু হয়ে ছধ খাবার ভাণ করা—অন্যরা সেই অবসরে এক দৌড়ে পরস্পরের স্থান বদল করে নেবে।

এই গোলমালে মিনিরও একটা ঘর বা কোণ্দখল করে নেওয়া চাই—তথন একজন বাকী থাকতে বাধ্য। যে কোণ্পেল না তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে নিজের জায়গাটুকু হারালো তাকে এসে মাঝখানে দাড়াতে হবে—আবার খেলা চলবে। আমাদের "খোন্তাখুনী দে, ওস্কা বাড়ী যা"—এই রকম খেলা নয় কি?

এসব থেলা ছাড়া আমাদের মতনই "হা ডু ডু ডু" আছে—এরা বলে, "হু তু তু"; "গিল্লীডাণ্ডা" ( ডাণ্ডাগুলি ) আছে, একটা গিলে বা অমনি কিছু নিয়ে "পালাথিয়া" বা "ল্যাঙ্গু" (একা-দোকা) থেলাও সব আছে। নিয়মকামুন—একই, কেবল নামের যা তফাং।

এবারে মেয়েদের স্থাটো খেলা বলে শেষ করবো। এ-স্টো খেলা মেয়েরাই বেশী খেলে তবে ছেলেরা যে একেবারে খেলে না তাবলা যায় না। মিলেমিশেও কথন কখন খেলতে দেখা যায়।



প্রথমটি হ'ল "কাঁগ্ড়া কাঁগ্ড়া"—আমাদের ভাষায়, "কাগ কাগ।" বাংলা দেশেও এ-খেলার চলন আছে, কেউ কেউ বলে "গরমমুড়ী।" চার পাঁচজনে খুব কাছাকাছি বসে গোল হয়ে, ত্থাত একসঙ্গে মুঠোর মত করে। আরেকজন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলো—ইনিই হ'লেন কাঁগ্ড়া বা কাগ। দলের ভিতর একজন একটা ঢিল বা কোনছোট ইট্পাট্কেল নিয়ে, প্রত্যেকের মুঠোর মধ্যে রাখার ভান করতে করতে একজনের মুঠোর মধ্যে হঠাৎ রেখে দেবে লুকিয়ে—নিজের মুঠোর ভিতরও রাখতে পারে। 'কাগ' তভক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দূর থেকে দেখছে ঢিলটি গেল কোথায়। এরপর দলের সেই মেয়েটি চেঁচিয়ে বলবে—

#### "কাগড়া কাগড়া কড়ি পিবা আওছে।"

কাগ, ও কাগ কড়ি থাবে এস। কড়ি এদেশের একরকম খাবার জিনিষ, দই এর সঙ্গে নিমপাতা আর মগমা দিয়ে রান্না হয়। এদের ভয়ানক প্রিয়। কাগ এসে প্রত্যেকের হাতের কাছে ঝুঁকে ঝুঁকে আন্দাজ করবার চেষ্টা করবে আর যার কাছে আসবে সে বারবার বলবে হাসতে হাসতে—"মনে কাঁকরো ঘুচেছে,"—আমার হাতে টিলটা বড় লাগছে। ঠিক যদি বলতে পারে ত' যার হাতে টিল সেই হবে কাগ্ড়া। না হ'লে যার হাতে টিল সে উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে নাচতে মুঠো খুলে দেখাবে যে টিল কোথায়—কাঁগ্ড়ার বৃদ্ধি কিচ্ছু নেই আর অন্সেরা হেসে লুটোপুটী খাবে। তখন আবার স্থক্ন গোড়া থেকে। সবচেয়ে মজালাগে দেখতে যখন স্থর টেনে টেনে এরা বলে—"মনে কাঁকরো ঘুচেছে"—যেন কতই না লাগছে।

এরপর—"ইতে ইতে পানী।" মেয়েরা হাত ধরাধরি করে গোল হয়ে দাঁড়ায়, একজন মাঝখানে থাকে। মাঝের মেয়েটি প্রতি ত্রজনার ধরাধরি হাতের কাছে গিয়ে হাত নেড়ে বলে—"ইতে ইতে পানী।"—এত জল. এত জল। যেন একেবারে জলের মাঝখানে, কূপের মধ্যে সে দাঁড়িয়ে আছে। সকলে মিলে একস্থরে এর উত্তর দেবে—"যো গে রাণী।" আবার সে বলে—"আ দরবাজা খোলুঙ্গা।"—এই দরজাটা খুলবো। সকলের কাছ খেকে একস্থরে উত্তর আস্বে—"ছডো নইলে মারুঙ্গা।"—ছডি দিয়ে মারবো।

পরের জায়গাটিতে গিয়ে আবার সে হাত মুখ নেড়ে বলবে—"ইতে ইতে পানী", আর উত্তর আসবে আগের মতনই। এমনি বলতে বলতে যখন সেই মাঝের মেয়েটি স্থবিধা বুঝবে— একদিকের হাত জোর করে হঠাৎ ছাড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে পালাবে আর সবাই ছুটবে ধরবার



সাত বার শ্রীউপেক্রচন্দ্র মল্লিক

टेडव, २०८४

জন্ম। যে ধরতে পারবে সে এসে মাঝের জায়গা দথল করবে পরের দানে। এ-থেলার মত আমাদের কোন থেলা ? রাজার পুকুর পুকুর ?—এই মাছটি কাটবো রাজা এলে বলে দেবো—নয় কি ? এছাড়া এদের আরো অনেকরকম মজার থেলাধূলা আছে! কিন্তু ছুটির ঘণ্টা ফুরোলো।

-: O:-

## সাত বার

## শ্রীউপেশ্রচন্দ্র মল্লিক

#### সোমবার

অফুরস্ত দম তার শিক্ষকের স্থায় আসে ফাষ্ট ঘড়ি ধরি তার রবির খুনের দায়ে দাও ত্বা ফাঁসি তার

#### মঙ্গল

যেন গ্রিপ**্ডম্বল** শক্ত, ব্যাজারে, যেন বদ্হজমী অম্বল ঝাঁটা মেরে দূর কর অশুভ অমঙ্গল

#### বুধবার

সবই যেন স্থদ তার আসলে নজর নাই স্থদে শুধু কারবার কাব্লীর অধম সে যে পায়ে ধরে দেয় ধার বেষপতি

অমামুষ, মেষ অতি
বিশাল বপুর ভারে অতিকায় মন্দগতি
রবিরে করায় দেরী শনির করায় ক্ষতি

#### শুক্রবার

পরাকাষ্ঠা উগ্রতার আপন মেজাজে চলে নাহি মানে কারো অ চব্বিশ ঘণ্টার আগে তাড়াইতে সাধ্য কার

#### শনিবার

একদিন গণি আর স্বস্তির প্রিয়েম্বল্ শান্তির মেসিঞ্জার শনি যেন পাকা দেখা বিয়ে যেন রবিবার

রবিবার

মধুরতা কবিতার স্নেহাশীষ ধরিত্রীর উজ্জ্বলতা সবিতার প্রেমিকতা প্রেমিকের আশীর্বাদ দেবতার



### শ্রীসৌমিত্র শঙ্কর দাসগুপ্ত।

দেশ দেখবার স্থযোগ হ'লে, হাজার বাধা যদি মাথা তোলে তবু আমি স্থোগের স্থাবহার কর্তে কিছুতে ছাড়িনে।

কিছুদিন আগে যদিও ক' জায়গায় ঘুরে এসেছি তবু বন্ধুরা যখন জানালে টাটানগর যাবার কথা—তখন সুযোগের সদ্বাবহার করতে ছাড়িনি।

টাটানগরে যাবার কথা শুনেই মন আমার নেচে উঠেছিল। এমনিত দেশভ্রমণ করলেই আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা হয় কিন্তু ব্রেছিলাম টাটানগরে গেলে শিক্ষা ও আনন্দ ছই পাব।

আমাদের দেশ কলকারখানার ক্ষেত্রে আজও থুব পিছিয়ে আছে তবুও এসিয়ার মধ্যে সব চাইতে বড় কারখানা এই টাটানগরের—জাপানে পর্যাস্ত টাটার মত কারখানা নেই! পৃথিবীর ছ'টা বড় কারখানার মধ্যে আমাদের টাটার কারখানা স্থান পায়।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাত্রে আমরা এক দল বন্ধু মিলে টাটানগরের উদ্দেশ্যে নিজেদের ছেড়ে দিলাম। মনে আমাদের নেমেছিল থুসীর জোয়ার, তাই সারা রাত গাড়ীতে হৈ হৈ ক'রে কাটিয়ে দিলাম। শনিবার ভোরে পৌছেই আমাদের কারথানা দেখতে হ'বে—কারণ হাতে বেশী সময় ছিল না—তবু সারারাত আমরা জেগে হৈ হৈ করলাম। ত্রিশজন বন্ধু মিলে চলেছি, মন আনন্দে ভরপুর হ'বে না?

টাটানগরে ভোরে পৌছে, চা খেতে না খেতেই যে ভজলোক আমাদের কারখানার ভেতর সব বৃঝিয়ে দেখবার ভার নিয়েছিলেন, তিনি এসে গেলেন। আমরা ও তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে তাঁর সঙ্গ নিলাম।



टेडव. ১७८८

প্রায় তিন মাইল ব্যাপী বিরাট কারখানা আমরা সারাদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছিলাম। কারখানায় ঢুকতেই পথের তু-দিক দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পুকুর মত—আর সেই জলাশয় ছাড়িয়ে একদিকে বিরাট ইস্পাতের কারখানা অক্তদিকে সেই প্রকাণ্ড লোহার কারখানা।

টাটানগরে কারখানার চার্দিকে নীল আকাশ দেখবার্ ভাগ্য কারো হ'বেনা। নানা চিম্নি থেকে নানা রঙ্গের খোঁয়া বেরিয়ে আকাশের স্বাভাবিক রূপকে বদলে দিয়েছে।

ধোঁয়ায় ভরা আকাশই যেন এখন টাটানগরের স্বাভাবিক আকাশ। কোন চিমনি থেকে সাদা ধোঁয়া, কোনটা থেকে কালো ধোঁয়া, কোনটা থেকে হলদে সব বেরিয়ে আকাশের গায়ে জমাট বাঁধে।

সব চেয়ে বড় চিমনি হচ্ছে লোহ। তৈরী হয় যেখানে—ভারপর হচ্ছে ইস্পাত তৈরীর চিমনি।



লৌহ কারখানার এক পার্থ

লোহা তৈরী করতে দরকার হয় তিনটে জিনিষ—প্রথম Irone ore, তারপর Linne stone আর উত্তাপের জন্মে Coke; — Iron ore দেখতে বাদামী রঙ্গের—আমে টাটানগর থেকে ৬০।৭০ মাইল দ্রের বড় বড় পাহাড় থেকে। সেই বাদামী রঙ্গের পাথর আগুণে গলালে তার অর্দ্ধেকের বেশী

ভাগই লোহা হয়ে যায়—যে ore থেকে যত বেশী ভাগ লোহা পাওয়া যায় সেই ore ই তত বেশী কান্ধের। Lime stone-কে অল্প কথায় বলা যায় চুনের পাথর-—এর প্রয়োজন লোহাকে শুদ্ধ করতে। Coke হচ্ছে কয়লার একেবারে পাথরের মত শক্ত সারটুক্,—অল্প কথায় একে বলা যায় পাথুরে কয়লা। নানা রকম উপায় অবলম্বন ক'রে কয়লাকে Coke এ রূপান্তরিত করা হয়, টাটানগর কারখানাতেই।

রাত্রিদিন এই লোহা তৈরীর কাজ চলছে টাটানগর কারখানাতে। হাজার হাজার টন পাধুরে কয়লা ভার চূণের পাথর আর লোহার পাথর মিলে গিয়ে পড়ছে সেই অনুপাতের



পর্নত সমান এক চুল্লীতে,—চিমনি দিয়ে ৰেরোচ্ছে সেই চুল্লীর ধোঁয়া—আর মাঝে মাঝে চল্লীর মুখ থলে দেওয়া হচ্ছে—মুখ খোলা হ'লেই সেই মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে আগুণের বক্সা. যেন আগুণের নদী বয়ে যায়। সেই নদীর ধারা গিয়ে পড়ছে হাত পনের উঁচু আর হাত দুশেক চওড়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব পাত্রে আর কিছুক্ষণ বাদে আগুণের নদীর ধারা, জমে গিয়ে গ্য যাচেছ লোহা।

এই যে লোহা তৈরীর বিরাট চুল্লী এটার নাম "ডুপ্লে ফারনেস্"। সারাদিন রাত্রি এই ফারনেসে কাজ চলছে, কারণ কিছুক্ষণ কাজ এখানে বন্ধ থাকলে নাকি লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়ে যাবে। এখানে একদল কাজ করছে সকাল ছ'টা থেকে বেলা ছ'টো আর একদল বেলা ছ'টো থেকে রাত্রি দশটা আর একদল রাত্রি দশটা থেকে ভোর ছ'টা।

লোহা গলে' গিয়ে যথন আগুণের নদীর মত বেরোতে থাকে তথন তার ধারের উত্তাপ প্রায় ১৬০০।১৭০০ ডিগ্রী — আর সেইখানে দাঁডিয়েই স্বাই কাজ ক'রে চলেছে! যাঁরা এই প্রচণ্ড উত্তাপে কাজ ক'রে চলেছে তাদের শুধু প্রশংসা করলেই যথেষ্ট হয় না—যাদের এই ভীষণ পরিশ্রমে এত প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী হচ্ছে তাদের কাছে কতক্ত থাকা উচিত সামাদের। ছুঁচ থেকে আরম্ভ ক'রে যত সব খুঁটিনাটি জিনিষের বেলায় লোহার যেমন প্রয়োজন, তেমনি বড বড যন্ত্রপাতি, কল-কারখানা তৈরী ক'রে জাতকে বাণিজ্যের পথে এগিয়ে নেবার জন্মে এই লোহার প্রয়োজন। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে লোহার প্রয়োজন তা একট্ট ভাবলেই বোঝা যায়। আধুনিক যুগে লোহাকে ধরা হয় জাভির শক্তি হিসেবে।

এতবড় লোহার কারখানা থেকেও, আজ আমরা যন্ত্রপাতি, কল-কজা প্রভৃতির জ্ঞা বিদেশের দরজায় ছুটে যাই-—এদিক দিয়ে যদি আমরা স্বাবলম্বী হ'তে পারি ভবেইনা দেশ শিল্প বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক এগিয়ে যাবে।

লোহা তৈরীর চুল্লীর পরেই আর এক বিরাট চুল্লী ইস্পাতের। তৈরী লোহা থেকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোহার ভেতরকার গলদ নষ্ট ক'রে ইস্পাত তৈরী হয়। এখানে চুল্লী দিয়ে যেন আগুণের ধোঁয়া বেরোয়। এখানে চুল্লী থেকে পনের হাত দূরে দাঁড়িয়েও মনে হচ্ছিল আগুণের তাপে যেন গা পুড়ে যাচ্ছে অথচ এর সামনে দাঁড়িয়ে সবাই বেশ দিব্যি কাজ ক'রে চলেছে! অবশ্যি সব কিছু সম্ভব হয়েছে অভ্যেসের দ্বারাই। জাতিকে উন্নত করতে হ'লে লেখা-পড়া ছাড়া আরো নানারকম কঠিন কাজের প্রয়োজন আছে বৈিঃ কা**জকে ভয় কর**ে কি মানুষ কোনদিন উন্নতি করতে পারে।



টাটানগর কারখানায় বেশীভাগ কাজই বড় বড় machine-এর সাহায্যে হচ্ছে—তবুও এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার লোক কাজ করছে। চারিদিকে আগুণ জ্বলছে নানারকম যন্ত্রপাতির যাওয়া আসা, কেউ মাথার ওপরে চং চং ক'রে ঘণ্টা বাজিয়ে কল চালাচ্ছে, গলা-ইম্পাতের স্থাপ কলকজ্ঞার সাহায্যে এসে আর একটা কলের উপর বসে ঘুরতে ঘুরতে চলে গেল, একটা যন্ত্রের চাপ খেয়ে লম্বা হ'তে সুরু করল—আর ভার মাঝে অনভিজ্ঞ আমরা,— বেশ ভয়ই করছিল, মনে হচ্ছিল এই বৃঝি একটা কিছু মাথায় ভেঙে পড়ে, দেবে আমাদের সব শেষ ক'রে।

লোহা-ইস্পাত তৈরী হ'বার পর আরো সব নানা জায়গায় নানান উপায়ে সেগুলো

থেকে কড়ি, বড়গা, টিন ইত্যাদি
নানা রকম জিনিষ তৈরী হচ্ছে।
আগুনে তাতানো ইস্পাত যথন
নানা রকম কলকজার চাপ থেয়ে
কলকজার ওপর ছুটতে সুরু করে
তথন তাকে জীবস্তই মনে হয়।

এ কারখানায় কত রকমের কত বড়, ছোট যন্ত্র কত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। যন্ত্রপাতির সাহায্যে



Water Works-এর এক পার্ব-দুরে দলসা পাহাড়

এত বড় রকমের সব কাজ করা হচ্ছে যে আশ্চর্য্য হ'তে হয়—অবাক হয়ে ভাবতে হয় মান্তুষের দ্বারাও এত বড় বড় ব্যপারের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছে! মান্তুষেরও যে কত শক্তি কত বৃদ্ধি আছে তা এ কারখানা দেখে বৃথতে পারা যায়। কারখানা চোখে না দেখলে এ যে কত বিরাট তা' ধারণায় আনাও শক্ত!

রাত্রে টাটানগরে আকাশের আর এক রূপ দেখলাম। তখন আকাশের চেহারা একেবারে বদলে যায়। মনে হয় কোথাও ভীষণ আগুন লেগেছে আর তার শিখায় ভ'রে আছে সমস্ত আকাশ। আবার মাঝে মাঝে মনে হয় যেন আকাশের গায়েই দাউ দাউ ক'রে আগুন অলছে। রাস্তায় যদিও ইলেকষ্টিক লাইট্ অলে, তবু মনে হয়, এ আলোর যেন কোন প্রয়োজই ছিলনা ঐ আকাশের আগুণের আলোডেই ত রাস্তা আলোয় ভরে যেত। রাত্রে এই আগুণের মত ধোঁয়া বেরোয় 'ভূপ্নে কার্নেসের' চিমনি থেকে।



রবিবার সকালে আমরা সহর দেখতে বেরেই। প্রথমে গেছিলাম জলস্ববরাহের কারখানা দেখতে—নদী থেকে জল এনে সেটা বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুদ্ধ ক'রে সমস্ত সহরে এবং টাটানগরের লোহার কারখানায় জলস্রবরাহ করা হয়। জলস্রবাহের কারখানার ছবি এখানে দিলাম। টাটানগর নানা কারখানা থাকা সত্তেও সহরের আবহাওয়া ভারি স্থানর। সহরটি এমন পরিছার পরিচছর থাকা সম্ভব হয়েছে কারখানার মালিকদের চেষ্টায়।

শহরে সব বড় বড় রাস্ত।—রাস্তা কোন জায়গায় নীচু থেকে উচুতে উঠেছে –পাহা চ জায়গা বলেই এরকম হয়েছে।

বলেছি টাটানগর জায়গাটি স্থন্দর। সহরের চারিদিকে সারি সারি সবুজ পাহাড় দেখে মন যেন আনন্দে পাগল হয়ে উঠতে চায়। একদিকে বিজ্ঞানের কত বড় সার্থক বিকাশ টাটানগর কারথানাই, অক্যদিকে প্রকৃতির চির স্থন্দর রূপ প্রকাশ। সমস্ত কিছুতে—একদিকে মানুষের বড় সাধনা, অক্যদিকে ভগবানের স্বস্ট বড় সৌন্দর্য্যে টাটানগর একটা সত্যিই দেখবার মত স্থান হয়ে থাকবে। সহরের পরিকল্পনাটাও খুব স্থন্দর। ফাঁকা ফাঁকা স্থন্দর স্থন্দর বাড়ী—প্রত্যেক বাড়ীর সঙ্গে বাগান, ঝকঝকে রাস্তা সহরের রূপ একেবারে খুলে দিয়েছে। এমন কি গরীব সাঁওতালী দের ছোট ছোট মাটির কুঁড়ে ঘরগুলো এমন স্থন্দর পরিক্ষার পরিচ্ছন্প—যেন ঠিক একেবারে ছবির মত সব দাঁড়িয়ে।

ঘুরতে ঘুরতে শালবনের ভেতর দিয়ে আমরা পাহাড়ী নদী স্বর্ণরেখা দেখতে গিয়েছিলাম! আমাদের স্রোত-ভরা নদীর যেমন তার একটা নিদ্ধস্ব সৌন্দর্য্য আছে, তেমনি পাহাড়ী নদীরও একটা শাস্ত রূপত্রী আছে। এ নদী প্রায় সব বালুতে ভর্ত্তি—মাঝে মাঝে হাঁটু সমান জল বয়ে চলেছে—সে জল এত স্বচ্ছ যে রোদের আলোয় চিক্ চিক্ করছে, আর সব বালুকণা রোদের আলোয় ঝিক্ মিকিয়ে ওঠেছে। মাঝে মাঝে জলের ভেতর বড় বড় পাথর মাঝে মাঝে ছোট ছোট পাথরের দানা নদীর সৌন্দর্য্যকে যেন অনেকগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

নদীটা এত স্থন্দর যে তার সৌন্দর্য্য আমাদের সবকে টেনে নামিয়েছিল তার বুকে—
আমরা তার বুকের উপর আনন্দে ছুটোছুটি করছিলাম। আমরা বালু খুঁড়ে জল বের
করছিলাম, কেউ অল্প জলে লাফালাফি করছিলাম, কেউ চীংকার করছিলাম, কেউ গান
করছিলাম। স্থন্দর জিনিষ এমনি ক'রেই আমাদের মনকে আনন্দ দেয়।

হাতে ছুটি ছিল না—তাই সোমবারেই ফিরে আসতে হ'ল। তবু বারবার শুধু মনে হচ্ছিল আর কিছুদিন যদি থাকতে পারতাম এখানে, তা হলে কি আনন্দই না হত!



## কঙ্গণ ও চন্দ্রনা

## ্রীমতী অনিমা বস্থ

তার নাম চন্দনা। সাঁওতালের মেয়ে সে, কিন্তু রূপ কথার অচীন রাজকুমারীও বোধ হয় হার মেনে যায় তার রূপে। শুভ জ্যোৎস্নার অপরূপ কান্তি ও স্লিগ্ধ শ্বেত চন্দনের বর্ণে তার চন্দনা নাম সার্থক করেছে। চোথে মুখে তার বৃদ্ধির দীপ্তি ফুটে উঠেছে।



कांमाইরের তীরে বিরাট বটগাছটার নীচে বাঁশী বাঞায় করণ।…

বন জঙ্গল পাহাড় ঝরণা সবার সঙ্গেই চন্দনার পরিচয়, মানুষ সে এদের কোলেই। বনের সব পাখীগুলোকে সে চেনে, তাদের সঙ্গে কথা কয়, গান গায়— তারা চন্দনার মাথায় কাঁথে এসে বসে। হরিণ শিশু চন্দনাকে দেখতে পেলেই ছুটে আসে, তার গায়ে পিঠে মাথা ঘসে আদর জানায়। চন্দনাও কচি কচি ঘাস পাতা আনে, ছুহাতে গলা জড়িয়ে তার

কালো চোখে চুমু দেয়। চন্দনার পিতা নান্কু সন্দারের শাসন যা পারে না, চন্দনার এক কথায় তাই হয়। সে যেন সাঁওতাল পল্লীর রাণী।

পল্লীর পাশে কাঁসাই নদী। কাঁসাইয়ের তীরে বিরাট রটগাছটার নীচে বাঁশী বাজায় কৃষণ। তেনি সুন্দর সে বাজায়! কালো পাহাড়ের কোল বেয়ে ঝরণা যেন তার বাঁশীর স্থুরে



সূর মিলিয়ে অঝোর ধারে ঝরে পড়ছে। জংলী গাছগুলো তার বাঁশীর স্থুরে মাথা নামিয়ে তাকে অভিনন্দন জানায়। সে কিন্তু আপন মনে বাজিয়ে চলে।

কিশোরকঙ্কণ—সুন্দর স্বাস্থ্য তার। ঘন কালো কোঁকড়ান চুলগুলো তার কাঁধ পর্যাস্থ ছড়ান। শাস্ত কিশোর সে জানে এ জগতে নিজের বলতে তার কেউ নেই। পল্লীর সবচেয়ে শেষ ঘরটিতে সে থাকে। তার প্রতিপালক ভূল্লু সর্দ্দার ছিল অভূত তীরন্দান্ত—কিন্তু কঙ্কন ভূল্লু সন্দারের কোন গুণ পায়নি। কোন উৎসবেই সে একটাও হরিণ কিংবা বরাহ শিকার করে আনতে পারেনি। বেচারা কঙ্কণ তাই সমস্ত পল্লীর ঘুণার পাত্র।

কঙ্কনের একমাত্র বন্ধু কেবল চন্দনা।... চন্দনা কঙ্কণকে এনে দেয় কত ভাল ভাল ফল, মাংসর পীঠে, আমলকীর আচার আরও কত কি!

সেবার মোল্লু সাঁওতালের ছেলে মনুয়া হরিণ শিকার করতে গিয়ে আর একটু হ'লেই কঙ্কণকে শিকার করে ফেলতো,— ভাগিাস তীরটা এসে লাগে কঙ্কণের হাতে। কঙ্কণ যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করেছে কিন্তু কেউ তার কাছে আসেনি। শুধু চন্দনা—চন্দনা জংলীগাছের শেকড় বেটে অতি যত্নে তার হাতে বেঁধে দিয়েছে, সেবা করেছে। চন্দনা বলেছে,—"জন্ত-জানোয়ারদের সঙ্গে থেকে থেকে ওরা জন্তুদের মতোই বুদ্ধি পেয়েছে। সেরে উঠে ঐ মনুয়ার হাত ছটো থমন করে দেবে যাতে ও জীবনে তীর ধরতে না পারে।" কঙ্কণ শুধু হেসেছে।

সাঁওতাল পল্লিতে সারাদিন ধরে উৎসব, যে বেশী বরাহ ও বাঘ শিকার করতে পারবে সে হবে শ্রেষ্ঠ শিকারী। গত তুই উৎসবেই মন্ত্রয়া শ্রেষ্ঠ শিকারীর সম্মান পেয়েছে। আর সারাদিন সাঁওতাল কুমারীরা বনফুল সংগ্রহ করে মালা গাঁথবে, যার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মালা হবে, সে হবে উৎসবের রাণী।—চন্দনাই হয় উৎসবের রাণী।

রাত্রিতে সাঁওতাল ছেলেরা বাজাবে মাদল বাঁশী, সাঁওতাল মেয়েরা নাচবে ও গাইবে। গভীর রাত্রে শিকারের মাংস খাওয়ার পর, উৎসবের রাণী ও শ্রেষ্ঠ শিকারীকে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসব ভঙ্গ হবে।

কঙ্কণের হাত ভাল হয়ে গেছে, তবুও আজ উৎসবে সে যোগ দেয়নি। সকাল বেলায় সে বাঁশের বাঁশীটি নিয়ে চলে এসেছে কাঁসাইয়ের তীরে। কিন্তু আজ তার বাঁশী বাজাত ভাল লাগছে না—তার চির প্রফুল্ল মনে যেন কিসের ব্যথা বেজেছে। কঙ্কণ বাজাচ্ছে বিবাদের স্থর! তার চোথ বেয়ে জল উপছে পড়ছে তার খেয়াল নেই, সে বাজিয়েই চলেছে।



চন্দনা পেছন থেকে ডাক্লো—"কঙ্কণ"! কঙ্কণ শুনতে পায় নি। চন্দনা ফের ডাকলো, "—কঙ্কণ, কঙ্কণ।" চন্দনা এবার রাগ করে কঙ্কণের গা নাড়া দিয়ে ডাক্লো। কঙ্কণ তাকিয়ে দেখে, চন্দনা।

চন্দনা বললো—একি তুমি কাঁদছো কন্ধণ ?

কঙ্কণ একটু হেসে বললো,—"না চন্দনা। তুমি যে উৎসবে যাওনি চন্দনা ?"

চন্দনা,—"না যাইনি, দেখলুম সবাই উৎসবে যোগ দিয়েছে, কিন্তু তোমাকে দেখতে পেলুম না। তীর-ধন্থ নিয়ে এসেছি, তুমি তোমার উৎসবের পোষাক নিয়ে এস কন্ধণ! আমি বলছি আজ নিশ্চয় তুমি শ্রেষ্ঠ শিকারী হতে পারবে। " যাও কন্ধণ, আমি ততক্ষণ ফুল তুলে নিই।"

কঙ্কণ একটু হেসে বললো,—"আমি যাবনা ভাই, তোমাদের শিকার উৎসব আমার একটুও ভাল লাগে না। শিকারে ওরা আনন্দ পায়, আমার ভারী কণ্ট হয়। তুমি ফুল নিয়ে যাও চন্দনা, আজও তুমি উৎসবের রাণী হবে।"

চন্দনা রাগ করে বললো,—"বেশ তবে তুমি যেয়োনা, কিন্তু মনে রেখ উৎসবের নিয়ম ভঙ্গ করলে কঠিন শাস্তি পেতে হয়।"

কঙ্কণ প্রফুল্ল মনে উত্তর দিল —"সে আমি জানি চন্দনা, কিন্তু তুমি যেন আমার পর রাগ করো না"—কঙ্কণ জোরে হেসে উঠলো।

চন্দনা আপন মনে ফুল তুলতে লাগলো! কন্ধণ বুঝলে চন্দনা ভয়ানক রেগেছে তাই কোতুক কঠে বললো—"আমার ওপর রাগ করে তুমি যে গাছগুলোকেই কপ্ত দিচ্ছ চন্দনা, ফুল না তুলে তুমি ওদেরই তুলে ফেলছো।"

চন্দনার ফুল তুলতে ভাল লাগছিল না—কিছুক্ষণ নিজের রাগ প্রকাশ করবার জন্মে কয়েকটা গাছ উপড়ে পাতা ছিঁড়ে বিরক্তির শব্দ করতে লাগলো। কঙ্কণ হেসে ফেললো, তারপর বললো—"গেলে না যে চন্দনা শিগ্গীর যাও, তুনি না গেলে যে উৎসব মাটী হবে!"

চন্দনা জোরে ঘাড় নেড়ে বললে—"না ভাই, আমি যাবনা, আনি তোমার কাছে বসে বাঁশী বাজান শিথবো তেমি আমায় যেতে বলোনা, কঙ্কণ।

সূর্যাদেব পাটে বসতে চলেছেন। নীল আকাশের বুকে রঙের ছোপ পড়েছে, লাল আভা পড়েছে গাছগুলোর মাথায়। একরাশ সোনালী কিরণ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।



रेहज, **५७**८८

কঙ্কণ এতক্ষণ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল সূর্যাদেবের বিদায় দৃশ্য।

চন্দনা বললে—"কঙ্কণ, বাড়ী যাবে না ? ঐ শোন, উৎসবের বাজনা বেজে উঠেছে, আর তো দেরী করা চলেনা ভাই।

পল্লীতে মাদল বাঁশী মহা উল্লাসে বেজে চলেছে। সাঁওতালি মেয়েদের নৃপুরের কণুর্ণু বেশ শোনা যাচ্ছে।

কঙ্কণ হেসে উত্তর দিলে—"কি স্থুন্দর চন্দনা, এই আলোর খেলা! এর চেয়ে কি

ঐ উৎসব ভাল। তুমি যাও চন্দনা। আমি বাঁশী বাজাই।

চন্দনা বললে—"সত্যি, আমার তো না গিয়ে চলবে না কঙ্কণ, এখনি সবাই খুঁজবে। আমি যাই ভাই।" চন্দনা চলে গেল।

সেদিন ভজুয়ার বোন লখিয়ার মালাটী সবচেয়ে ভাল হয়েছিল সে। কিন্তু শিকার বিজয়ী ময়য়া ঠিক বুঝতে পেরেছিল যে চন্দনার এটা ইচ্ছাকৃত। একটু ক্ষুন্নও হয়েছিল সে। উৎসবময় কোন পল্লীবাসীই বুঝতে পারেনি কস্কণের ময়পস্থিতি, কেবল সাদার লক্ষা করেছিলেন।

উৎসব শেষে সর্জার প্রস্তাব করলেন, আগামী উৎসবে মন্তুয়ার সঙ্গে চন্দনার বিয়ে হবে এবং ভবিগ্রাৎ সন্দারের পদ মন্তুয়া পাবে। সকলেই সন্দারের প্রস্তাবে আনন্দ প্রকাশ করলো ও সম্মতি দিল। রাত্রে বাড়ী ফিরে



वाड़ी किरत अरम मर्कात हम्मनाटक बनटनं-

এসে সর্দার চন্দনাকে বললে—"তুমি আজ সমস্তদিন উৎসবে আসনি। জান, এ অপরাধের কমা নেই ? শুধু আমার মেয়ে বলে আজ রক্ষা পেয়েছ। যাক্, তুমি আজ উৎসব শেষে আমার কথা শুনেছ। আগামী উৎসবে মহুয়ার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। তোমার কি অভিমত আমাকে পাঁচ দিনের মধ্যে জানাবে।—আর কঙ্কণ, আজ ভোমাকে কঙ্কণের সব কথা জানাব।

—কঙ্কণ বিলাস নগরের রাজার ছেলে। বিলাস নগরের রাজার সঙ্গে আমাদের বিগত সর্দারের শত্রুতা ছিল। রাজার লোকেরা সন্দারের ছেলেকে খুন করে কাঁসাইয়ের জলে ভাসিয়ে

কৰণ ও চন্দনা শ্রীমতী অনিমা বস্ত

চৈত্ৰ, ১৩৪৪

দিয়েছিল। সর্দার তাই প্রতিশোধ নেবার জ্বান্ত ছবংসরের রাজপুত্র কঙ্কণকে চুরি করে নিয়ে আসে। কিন্তু ঐটুকু শিশুকে মেরে ফেলতে তার বেজেছিল। সর্দার নিজের ছেলের মতই কঙ্কণকে মানুষ করে। সর্দারের কি ইচ্ছে ছিল জানি না, তবে আমরা স্থির করেছি সমস্ত কথা প্রকাশ করে কঙ্কণকে বন্ধ রাজার কাছে পাঠিয়ে দেব।

চন্দনা পিতার সমস্ত কথা শুনলে,—এক ফোঁটা অশ্রু তার গাল বেয়ে ঝরে পড়লো। তখনও দূর থেকে বাঁশীর একটা ক্ষীণ সূর ভেসে আসছিল হাওয়ার বুকে।

বিলাস নগরের রাজ্ঞমন্ত্রী এসেছেন কঙ্কণকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কঙ্কণ শুনেছে তার ইতিহাস, শুনেছে তাকে ফিরে যেতে হবে তার পিতার রাজধানীতে। দলে দলে সাঁওতালি ছেলেমেয়েরা তাকে জানাতে এসেছে অভিনন্দন। কিন্তু কঙ্কণের একটুও আনন্দ নেই। সে বৃঝি তার প্রকৃত পরিচয় না জানলেই সুখী হতো। এই সাঁওতাল পল্লী, এই পাহাড়পর্নত বনজঙ্গল এযে তার কৈশরের স্বপ্ন। রা প্রাসাদ সে তো চায় না! কিন্তু তাকে যেতেই হবে। সে বিদায় নিলে সমস্ত পল্লীবাসীদের কাছে, বিদায় নিলে সেই বনজঙ্গল ও তার ছোটু কুঁড়ে ঘরটির কাছে। সর্বন্ধেষে চন্দনার কাছে।

চন্দনা বললে—"রাজধানিতে গিয়ে আমাদের ভূলে যাবে না তো কন্ধণ ভাই !"
কন্ধণ বললে—"তাও কি সম্ভব চন্দনা ? এই পল্লীই যে আমার কৈশরের মায়াপুরী ভাই—
তোমরা যে আমার কৈশরের সাথী, ভোমাদের কি করে ভূলে যাব !" একটু থেমে চন্দনা
বললে—"ভোমার বাঁশীটি আমায় দিয়ে যাবে ভাই, ঐ বনবীথি যেখানে বসে ভূমি বাঁশী
বাজাতে, সেখানে বসে আমিও বাজাবো ।" কন্ধণ বললে—"দেব ভাই, ভোমার বিয়ের দিন
নিজে এসে আমার বাঁশীটি ভোমাকে দিয়ে যাব ।"





## বিষাক্ত প্যাস ভয়

## ঐবিধুনারায়ণ সেন

কিছুদিন যাবত যুদ্ধের ভয় আমাদের ভারতবর্ষেও বেশ প্রচার লাভ করিতেছে। আজকাল দরে ঘরে আগামী যুদ্ধ সম্বন্ধে জল্পনা ক্ষুনা ক্ষুনা ক্ষুনা ক্ষুনা ক্ষানা আনিকেপ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে বেশী, কিন্তু বিঘাক্ত গ্যাস নিক্ষেপও যে সমান ভয়াবহ তাহা এখানকার লোকেরা পরিচিত নয়। অক্যান্স স্বাধীন দেশ কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতেছে, কয়েকটি সংবাদ হইতে স্কুম্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ফরাসী গভর্ণমেণ্ট জনসাধারণের হিতের জন্ম গ্যাসপ্রতিরোধী মুখোস ব্যবহারের এক দ্বিত্ব জিলার স্থির করিয়াছেন। অর্থাৎ কেহ যদি গ্যাস-মুখোস ক্রয় করেন তবে পাঁচ বংসরের মধ্যে মূল্য পরিশোধ করিলেই হইবে। নিত্য নৃতন আবিস্কারের দেশ জার্মাণী ইতিমধ্যেই একপ্রকার নৃতন-রকম মুখোস বাহির করিয়াছে—জনসাধারণের ব্যবহারের জন্ম—এবং লক্ষ লক্ষ তৈরী করিতেছে। গ্রেট বৃটেন ইতিমধ্যে এককোটীরও বেশী মুখোস তৈরী করিয়াছে এবং দৈনিক গড়পরতা একলক্ষ মুখোস তৈরী হইতেছে।

বাস্তবিক পক্ষে আগামী যুদ্ধে বিষাক্ত-গ্যাস যে খুব বেশীরকম ব্যবহৃত হইবে সেই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তখনকার অবস্থা যে কিরূপ ভয়াবহ হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। এক একটি বড়বড় সহর যাহার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস হয়তো মুহূর্ত্তের মধে। নীরব হইয়া যাইবে।

লেঃ কর্ণেল এ, প্রেণ্টিস্ একখানা পুস্তকে লিখিয়াছেন যে বাস্তবিক পক্ষে আগামী যুদ্ধে বিষাক্ত-গ্যাস সম্বন্ধে এরূপ ভয়াবহ চিত্র অঙ্কণের কোনই কারণ নাই।

আমরা প্রায় শুনিতে পাই যে একপ্রকার "অতিগ্যাসের" কয়েক শত পাউশু নিক্ষেপ করিলে তাহা কলিকাতার স্থায় একটি সহরের সমস্ত জনসংখ্যাকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে! কোন কোন দেশ নাকি এই গ্যাসটি আবিদ্ধার করিয়াছে ও আগামী যুদ্ধের জন্ম অভি



সংগোপনে রক্ষা করিতেছে। সমর-বিশারদ রাসায়ণিকগণ এরূপ একটি গ্যাসের কথা জ্বানিতে পারিলে সম্বন্ধ ইইবেন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহ। উত্তেজিত মস্তিকের কল্পনাপ্রসূত ছাড়া আর কি ? মহাযুদ্ধের ব্যবহৃত গ্যাস অপেক্ষা আরো বিষান্ত গ্যাস আছে কিনা আমাদের জ্বানা নাই, এমন কি গণিতজ্ঞ ব্যক্তিগণও এরূপ বিষান্ত "অতিগ্যাসের" অস্তিব স্থীকার করেন না। অদূর ভবিষ্যতে হইবে বলিয়াও আশা করেননা। কারণ রাসায়ণিকগণ নৃতন যুদ্ধগ্যাস আবিস্কারের জ্বনা প্রায় তিন হাজার রাসায়ণিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া মাত্র ৩৮টি গ্যাস আবিস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ৩৮টির মধ্যে মাত্র কয়েকটি কার্যাকরি হইয়াছে দেখা গেল। মারাত্মক যুদ্ধগ্যাসের অভাব এত বেশী কেন সে সম্বন্ধে একটি সহজ যুক্তি আছে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রকৃত ফল পাইতে হইলে একটি গ্যাসের আরও বিষাক্ত হওয়া প্রয়োজন। আমরা জ্বানি যে হাইড্রোসায়াণিক এসিড গ্যাস একটি অতান্ত শক্তিশালী বিষ। ইহা একবার আণেই মৃত্যু অনিবার্য্য। কিন্তু সোভাগ্যবশতঃ বায়ু অপেক্ষা লঘুত্র হওয়াতে—ইহা যুদ্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে নাই।

যুদ্ধক্ষেত্রে কার্য্যোপযোগী হওয়ার জন্ম গ্যাসসমূহ বায়ু অপেক্ষা ভারী হওয়া দরকার; ইহা যাহাতে সহজেই প্রস্তুত হইতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা থাকা দরকার এবং প্রস্তুত করিবার জন্ম কাঁচামাল সহজ প্রাপ্য এবং এরূপ হওয়া দরকার যে সঞ্চয় করিয়া রাখিলে নষ্ট হইবে না, এবং গ্যাসটি যদি যথার্থই গ্যাস হয় তবে পরিমিত চাপে তরল করিয়া ইহাকে সহজেই বোমা এবং গোলাতে ভর্ত্তি করান যাইবে। উহা পরে সাধারণ তাপে বাস্পান্তরিত হইবে।

রাসায়ণিকগণ অতি গ্যাস আবিস্কারে অসম্ভষ্ট হইলেও যন্ত্রবিদগণ এমন সব উপায়ের আবিষ্কার করিয়াছেন যে, যেকয়টি জানা বিষাক্ত গ্যাস আছে তাহাই ভয়াবহরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে।

বর্ত্তমানে এরোপ্নেন হইতে গ্যাস নিক্ষেপ একটি প্রধান আতঙ্কের কারণ হইয়াছে। পূর্বেগ্যাস নিক্ষেপের জন্ম কোন যুদ্ধে এরোপ্নেন ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু আজকাল যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত এরোপ্নেন তুই রকম ভাবেই ব্যবহৃত হয়। বোমা নিক্ষেপ উপযুক্ত ফলপ্রদ নয় কারণ ইহা মাত্র অল্প ব্যাপিয়া কার্য্য করে। কিন্তু এরপ বোমা নিক্ষেপকারী এরোপ্লেনের পাখার নীচে আজকাল ট্যান্ধ ভর্ত্তি তরল বিষাক্ত গ্যাস থাকে; এবং এরোপ্লেনটী ধীরে ধারে উড়িতে থাকে ও সঙ্গে সক্ষে ফোয়ারার ন্যায় এই তরল গ্যাসটি নিক্ষিপ্ত হয়। পরে এই তরল পদার্থই গ্যাসে পরিণত হইয়া কুয়াসার আকারে মাটাতে অবতরণ করিয়া ধ্বংসের পথ সৃষ্টি করে। বিগত আবিসিনিয়ার যুদ্ধে ইতালীয়গণ উভয় প্রকার উপায়ই অবলম্বন করিয়া-



25J. 5088

ছিল। **এরোপ্লেন হইতে বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ত**রল গ্যাসও ফোয়ারার ন্যায় ছড়াইয়া দেওয়া হইত এবং ইহা কিরূপ মারাত্মক সফলতা লাভ করিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন।

কিন্তু গ্যাস নিক্ষেপ একটি প্রথম শ্রেণীর সৈনাদলের উপর কতটা ফলপ্রদ হইবে তাহাই বিচার্যা। কারণ তাহারা গ্যাসমুখোস পরিধান করিয়া এরূপ বিষাক্ত প্রক্রিয়াকে খণ্ডন করিতে সমর্থ হইবে।

অন্যদিকে এরূপ গ্যাস নিক্ষেপ যদি কলিকাতা, লগুন অথবা নিউইয়র্কের লক্ষ লক্ষ জনসাধারণের উপর প্রয়োগ করা যায় তবে তাহার ফল যে কি হইবে তাহা অমুমানের বিষয়।
বস্তুতঃ কোন কোন দেশ প্রকৃত যুদ্ধ না করিয়াই নিরীহ নগরবাসীদের উপর এরোপ্লেন হইতে
গ্যাস নিক্ষেপের ফলাফল আতঙ্কপূর্ণ অতিরঞ্জিত বর্ণনা করিয়া ভয় দেখাইয়াই কার্য্যোদ্ধার
করিতে চেষ্টা করে। বড় বড় সহরের উপর গ্যাস কেন নিক্ষেপ করা হয়না—সে সম্বন্ধে
চমংকার সামরিক যুক্তি আছে। ইহা কেবলমাত্র নিরীহ নগরবাসীদের উপর দয়া নহে।
তরল গ্যাস নিক্ষেপের জন্য এরোপ্লেনের তিনশত ফুটের মধ্যে বিচরণ করা আবশ্যক, কারণ
তাহার উপরে উঠিলে তরল গ্যাস নিক্ষেপের উদ্দেশ্য অনেকটা বিফল হয়। কাব্দেই তিনশত
ফুটের মধ্যে অবস্থান বড় বড় সহরের উচ্চ বাসগৃহের মধ্যে নিরাপদ নহে। অবশ্য উপর হইতে
গ্যাস-বোমা নিক্ষেপ করা যাইতে পারে কিন্তু অর্দ্ধেকেরও উপর তাহা ছাদের উপর পড়িয়া
বিশেষ ক্ষতি করেনা। অনেকে জানেন না বিঘাক্ত গ্যাসের মারাত্মকতা বাতাসে গ্যাসের পরিমাণের উপর নির্ভর করে স্কুতরাং একই গ্যাস বিভিন্ন অবস্থায় বিপজ্জনক এবং নির্দ্ধেষ ছইই
হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে কার্বন মনক্সাইড বিযাক্ত হয় কেবল বন্ধ
হাওয়ায়, উন্মুক্ত স্থানে নহে। এইপ্রকার অনেক গ্যাসই জানা আছে।

সরিষা গন্ধযুক্ত গ্যাস অথবা নৃতনতর জিরানিয়াম গন্ধযুক্ত লিউইসাইট্ বোমারূপে নিক্ষেপ করা যাইতে পারে, সেজন্য যুদ্ধ ব্যাপারে ইহা অতাস্ত বিরক্তিকর। সাধারণতঃ এই গ্যাসটা তাদৃশ মারাত্মক নহে। রাস্তায় নিক্ষিপ্ত হইলে জনসাধারণ—রাস্তা হইতে ছই অথবা তিনতলা উচ্চ অট্টালিকায় গবাক্ষ বন্ধ করিয়া আত্রয় গ্রহণ করিয়া বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। আক্রান্ত হওয়া মাত্রই মুখোস পরিচ্ছদে সজ্জিত সৈঞ্চদল গ্যাসপূর্ণ স্থানটা অবক্রম্ক করিয়া জনসাধারণের চলাচল বন্ধ করিয়া দেয় এবং উক্ত গ্যাসটা ময়লা জলের পাইপের ভিতর চালাইয়া দিয়া কিংবা ক্লোরাইড অফ লাইম ছড়াইয়া বিষাক্ত প্রক্রিয়া নই করিয়া দেয়।



এরোপ্লেন হইতে গ্যাস নিক্ষেপের সম্ভাবনাই জনসাধারণকে সহজেই ভীতিগ্রস্ত করিয়া ভোলে। এই অভিপ্রায়ে সমরবিদগণ অল্প ক্ষতিকর হাঁচি ও কালা গ্যাস ব্যবহার করিবেন কারণ ভাহারা অপেকারুত অল্প পরিমাণেই কার্যোদ্ধার করে!

অক্সান্সদেশে রণসজ্জা নগরবাসীদের মন হইতে এই আক্রমণভয়কে বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে। ফাঁকা গ্যাস আক্রমণ, গ্যাস-রোধক বাসগৃহ নির্মাণ মুখোস বিতরণ ইত্যাদি সাধারণ নগরবাসীদের অনুপ্রাণিত করিতেছে। এমন কি গ্রেট রুটেনে "গ্যাস স্কুল" খোলা হইরাছে এবং প্রদর্শনীতে সবরকম সাবধানতা অবলম্বনের উপায় বলিয়া দেওয়া হইতেছে। গ্যাস-আক্রমণের সময় সমস্ত পরিবারের আশ্রায়ের জন্ম একটা গ্যাস প্রতিরোধের ঘর থাকা আবশ্যক এবং যদি সেই ঘরটা বোমানিক্ষেপে অথবা অন্যকারণে গ্যাস-প্রতিরোধক না থাকে তবে তো গ্যাস-মুখোস আছেই।

ফলকথা, ঘরে বাস করিয়া এরোপ্লেন হইতে গ্যাস নিক্ষেপের ভয় করার কোনও প্রয়োজন নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকদের প্রয়োজন আছে কিন্তু সেটা অন্য ব্যাপার।

শক্রসৈন্যদের উপর সর্ব্বপ্রকার স্থুপরিচিত গ্যাস নিক্ষেপ করিয়া বোমারুগণ সামরিক কূটনীতি ইত্যাদি স্থচারুরূপে জানিতে পারেন। আর শক্রসৈন্যেরাও ট্রেণে না গিয়া মোটর-যোগে সম্মুখে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারে। একই স্থানে থাকা নিরাপদ নহে কারণ কোন একটি বিশেষ বিশেষ স্থানেই বোমারুগণ বোমা নিক্ষেপ করে। কখনও কখনও এরূপও ঘটে যে বোমারুগণ মোটর ইত্যাদির উপরেও ফোয়ারার ত্যায় গ্যাস নিক্ষেপ করিতে থাকে এবং তাহাতে জনসাধারণ এতদূর বিপর্যান্ত হইয়া পড়ে যে তাহারা পলায়ন করিবে অথবা মোটরেই আশ্রয় গ্রহণ করিবে কিনা তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারেনা।

অক্সান্থ নৃতন নৃতন গ্যাসেও শক্রসৈহাদের বিধ্বস্ত করা হয়। বোমারুগণ রাসায়ণিক land mineএর উপর বোমা নিক্ষেপ করে, ফলে ট্যাঙ্ক হইতে তরল বিষ ছড়াইয়া পড়েও অগ্র- সর হইবার বাধা স্ষ্টি করে। নবতম আবিস্কার "কমপ্রেস্ড গ্যাস সিলিগুার"—গুলিদ্বারা বায়্বাহী বিষাক্ত গ্যাস ছাড়া হয়। এবং তাহার পনর কুড়ি সেকেগু আগে ইহা এরূপ প্রচণ্ড আগেয়াক্ত করিতে থাকে যে ইহার শব্দেই সৈহাগণ সন্তুস্ত হয়।

ইহাই অনেকের মতে গাাস নিক্ষেপ করিবার আধুনিকতম উপায়। কিন্তু ইহা কি ভীতি-জনক ? প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীন অথবা ছররা বোমাদ্বার। মানুষকে বিধ্বস্ত অথবা নিহত করার মধ্যে দয়াজনক যে কিছুই নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে রাসায়নিকদের মতে গ্যাস-দ্বারা মৃত্যু নাকি অনেক শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর কারণ ইহা মানুষকে ছিন্ন ভিন্ন করেনা।



অনেকের মতে গ্যাস স্থায়ী ক্ষতি করেনা। অনেকের মতে আবার, গ্যাসের ধোঁয়ায় মানুষ যক্ষায় আক্রান্ত হয়। কিন্তু চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন গ্যাস-আক্রান্ত লোকের মধ্যে যক্ষা রোগীর সংখ্যা অতি সামান্ত।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখা গিয়াছে যে শতকরা মাত্র তুইজন গ্যাস নিক্ষেপ দ্বারা নিহত চইয়াছে এবং সেই স্থলে শতকরা পঁচিশ জনের অন্যভাবে মৃত্যু হইয়াছে। এককথায় গ্যাস আক্রান্ত লোকের জীবনের আশা অন্যভাবে আহত লোকের জীবনের আশা অপেকা বারগুণ বেশী।

গ্যাসনিক্ষেপ যতই বিপজ্জনক হউক না কেন লেখকগণ ইহার ভয়াবহতা সম্বন্ধে অনেক বাড়াইয়া বলেন অর্থাৎ তাঁহারা তিলকে তাল করিয়া ফেলেন, অপর পক্ষে সমরনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার ভয়াবহতা সম্বন্ধে সমধিক নিশ্চিম্ভ আছেন

এখন বলা যাইতে পারে যে যুদ্ধক্ষেত্রে যদি গ্যাস আক্রমণ খুবই বাড়িয়া যায় তবে ইহার ভীতিও বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে সন্দেহ নাই।

## মাতৃ-হাদ্য

## শ্রীবিনয় ব্যানার্জ্জি এম, এ

(3)

(0)

( ( )

তুষার-শীতল ঝরণার জল
ঝর ঝর ব'য়ে যায়,
'সিঙ্গন্' সহর ঘিরে ঘিরে ওঠে
কল্লোল-ধ্বনি তায়;
ছেলে ক'টী তাঁর মাতৃষ হ'বে কি ?
ভাবনা এই সারাখন,
দ্বিন বাতাস করিছে উতলা
আঞ্জিকে ঝাউএর বন।

বাঙা-পালকেতে দেহ ঢাকি কত
স্থলর পাথী গায়,
মধুর কর্চে নিয়ে যায় শ্বতি
অতীতে ও অজানায়,
কী আনন্দে আজ গানে দোলে হেলে'
ঘন বেতদের বন!
কীর্ত্তি-কিরীটে এল' কি রে সেজে'
মায়ের হৃদয়-ধন!

(8)

'কিয়াঙের' তীরে স্থ্য উদয়
সারা দেশ আলোময়,
পথে চলে যত নরনারী সব
গাহে 'বৃদ্ধের জয়'
জননী তা'দের আজিকে পূজায়
চাহে নাকো ধনজন,
ছেলেদের যশে প্রাবে সে শুধু
রিক্ত জীবন-মন॥

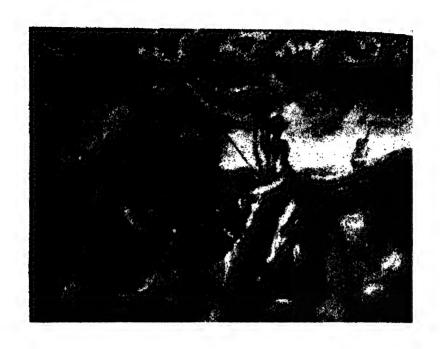

উপস্থাস

শ্রীসতীকান্ত গুরু লিখিত

শ্রীগোপেশ**চন্দ্র চক্র**বন্তা চিত্রিত

22

রঙিলা তার কাহিনী সুরু করলে: "কালীভূষণ, ক্ষিতিভূষণ, বোদেটেরা, শোনো তোমরা ছ:ধিনী রঙিলার কাহিনী। রঙিলা আমার বাপমার দেওয়া নাম নয়, হিন্দুস্থানও আমার দেশ নয়। নাজিরা আমার নাম আর দেশ আমার—দেশ আমার কোথায়! যেখানে সূর্যার চেয়ে বড় দেবতা কেউ নেই; যেখানে মরা রাজারা পিরামিডের পাথরকোঠায় বাদ্শাহী ঠাটে সোনার পালকে শুয়ে থাকেন; যেখানে সকালে সন্ধ্যায় পড়স্ত রোদে পিরামিডের ছায়ায় ছায়ায় সারবেঁধে চলে উটের দল; যেখানে যেদিকে চাও দিক হতে দিগস্তে থই থই বালুর চেউ; যেখানে মরুভূমিতে, চাঁদের বুকে কলকের মত, থর্জুর বন আর শীতল দীঘি; যেখানে ক্লান্ত পথিকের চোখে আগুন-রোদে ফুটে ওঠে মায়া মরীচিকা; যেখানে তপ্ত বালুর গা'টি ঘেঁষে' নীল আকাশ আর পাখীর ছায়া বুকে ধরে, কলকল বয়ে যায় নীল নদীটি; যেখানে মরুভূমিতে ফুঁলে ওঠে বালুঝড় আর বর্ষায় অজগবের ফণা তুলে কেপে যায় নীল নদী; যেখানে আমার জন্ম, যেখানে আমার স্বর্গ—সেই মিশর আমার দেশ।

একদিন বাপমা ধরবাড়ী হারিয়ে পাঁচবছরের ছোট ভাইটির হাত ধরে পথের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছি। শীতের রাত। কনকনে ঠাগু৷ হাওয়া স্চের মত আমার আঙরাখা কুঁড়ে গায়ে বিধছে। কাঁদছি, ঠক্ঠক্ করে কাঁপছি আমি। রাজপথে ব্যস্ত পথিকের দল এদিকে



किय, ५७८८

সেদিকে ছুটে চলেছে। দশবছরের অনাথাকে একটিবার থেমে ছটো কথা শুধায় সে সময় কারো নেই। তখন কাঁদতে কাঁদতে ভাইটিকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে পথের ধূলোয় শুয়ে পড়েছি আমি, চোখে নেমেছে ঘুম। স্বপ্নে শুনলাম কে যেন অনেকদূর থেকে আমায় ডেকে বলছে, 'নাজিরা, এসো'। তোমাকে দিয়ে বড় দরকার আমার।' তখনই আমার খুম ভেঙে

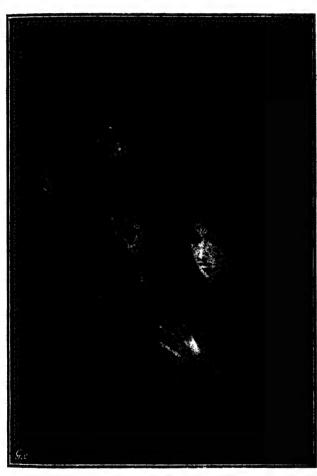

রঙিলা ভার কাহিনী হুরু করলে

নাম,—নাজিরা কি তোমার নাম?' আমি মাথা নেড়ে বললাম 'হাঁ।' সেই তিনটি ছায়ামূর্ত্তি একবার এ ওর পানে তাকাল। তারপর গস্তীর স্বরে তিনজন বললে, 'মহর্ষি পিঙ্গলের জয় হোক। আমাদের এতদূর আসা সার্থক হয়েছে।' মালী যেমন ফুল তোলে তেমনি আলগোছে আমাকে পথের ধ্লো থেকে কুড়িয়ে নিয়ে

গেল। এদিকে তাকাই, সে দিকে তাকাই, কে ডাকে আমায়! আমি উঠতে যাচ্ছি, তখন আমায় ছোট ভাইটি ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠে আমার ওড়ণার আচল মুঠো করে চেপে ধরে বললে, 'দিদি, যাস্ কোথায়? ওরা আমায় নিয়ে যায় যে'! আমি বলে উঠলাম, 'যাট্! কে তোকে নিয়ে যায় খোকন!' বলতেই কাদের যেন সাড়া পেলাম, কাদের ছায়া যেন পিছন থেকে আমার সামনে এসে রাজপথের আলো অন্ধকার করে দিলে।

নিশুতি রাতের তিনটে কালো
অপ্রের মত তিনটে মৃর্তি, যেন ছায়া,
আমার সামনে এসে দাঁড়াল।
আমি ভাইটিকে বৃকে জড়িয়ে ধরে
ভয়ে কেঁপে বললাম, 'কে ভোমরা?'
আমার কথার কোনো জ্বাব না
দিয়ে একজন শুধোলে, 'ভোমার নেড়ে বললাম 'হাঁ।' সেই
চারপর গন্তীর অরে তিনজন বললে,
আসা সার্থক হয়েছে।' মালী



তারা পথের একটা আলোর কাছে পেল। তথন একজন আমার মুথের উপর বুঁকে পড়ে আমার কপালে কী যেন রহস্ত খুঁজে ফিরতে থাকল। দেখতে দেখতে তার চোথে বিশ্বয় আনন্দ খলে উঠল। আকুল কঠে ফিস্ফাস্ করে' সে বললে, 'তাথো, এই সেই অমরলতার চিহ্ন। চলো, একে নিয়ে ফিরে যাই মহর্ষির কাছে। এতদিনে বুঝি আমাদের ছুটি হল।' একজন আমার কোল থেকে আমার পাঁচবছরের অবুঝ ভাইটিকে কেড়ে নিলে। ভয়ে 'দিদি' বলে ভাইটি আমার কেঁদে দিলে। আমি পাগলের মত হয়ে বললাম, 'তোমরা ওকে কেন কেন্ডে নিজে?' 'ভয় কি' বলে একট্ হেসে সে একটা রেশমী কমাল ভাইটির মুখের উপর বিছিয়ে দিলে। ভাইটি আমার চোখের পলকে যেন ঘুমিয়ে পড়ল, আর দিদি বলে কাঁদলনা! আমাকে অবাক হতে দেখে তারা হেসে দিলে— তারপর আর একখানা রেশমী কমাল আমার মুখের উপর তুলে উঠল।

ুআমার মুখে কথা সরল না। একখানা নরম মিষ্টি মেঘের মত সেই রুমাল চারিদিক গল্পে ভরে আমার চোখের সামনে সব মুছে দিয়ে যেন একখানা সবৃদ ছায়া মেলে ধরলে। তারপর, আমি যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সে কী ঘুম! স্বপ্লেভরা, রহস্তভরা ঘুম। সে যেন ঘুমিয়ে ছুমিয়ে জেগে থাকা, ঘুমঘোরে পৃথিবীর সকল ঘটনা স্বপ্লের পর্জায় ছবির মত দেখা। আমার চোখের পাতা থুললনা। শরীরে সাড়া এলোনা, পুতুলের মত আমি গভীর চুপ—তবুও কিছুই যেন আমার দেখতে শুনতে বাকী থাকলনা। দেখলাম, উটের সমান উ চু তিনটে সাদা ঘোড়ায় চেপে বসল তারা। তালের একজনের কোলে আমি কেন করে আছি। 'মহর্ষির জর হোক' বলে তিনজন হাসিয়ুখে ঘোড়া ছেড়ে দিলো। ঘোড়া ছুটে চলল। জাদের খুরে বুঝি বালুকণা বি খলোনা— মরুষ্থ্যির থই থই বালুতে ঝড় তুলে তুড়ক তুমানের মত তারা ছুটে চলল। মাথার উপর আমার রাতের কালো আকাশে চালনী রাত্তের হাসি ফুটল, আঁথার রাতের তারাভরা ঝলমলে আকাশ জোজ্ন নারাতের ভারা নেবানো আলোয় ছেরে গেল; এলো উবা, এলো গোধূলি আর তাদের মাঝে বসে হুপুরের ছলন্ত আকাশ ছড়িরে দিলে আগুন ধূলি; সকালের রঙীন মেঘ ছুপুররোদে লুকিয়ে পথ চলে' গোধূলির আকাশে খেলতে এলো, খেলাশেষে সদ্ধ্যার কালো নদীতে বাঁপে দিলে; দূরে দূরে উটের ছায়া ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল, মরু-পথিকদের একটানা মিছিল বারবার দেখা দিরে বারবার আড়াল হল; হাওয়া দিলে, ঝড় এলো, তুফান বইল, কভদুরে কারা হায়হায় করে চুপ হল—তবু তারা ছুটে চলল। তারা মান্ত্র নয়, তারা যেন পৃথিবীর নয়, তারা যেন রহস্তদেশের গুছা থেকে উঠে আলা প্রাণী। কে জানে,



रेडव, ३७८९

চয়তো তারা প্রাণীও নয়, শুধুই ভিনটে আশ্চর্য্য ছায়া। তাদের মুখে কথা েই, ভয় নেই, সুখ নেই, তুঃখ নেই, অবসাদ নেই—কতদিন কতরাত ভারা ঘোড়ার পিঠে একঠায় বসে চলেছে। শুধু আলোয় অন্ধকারে তাদের ভিনজোড়া চোখ ভিনজোড়া কালো আর্সির মত—ঝক্ঝক্ করেছে। আলো যেমন দেশহতে দেশে দিকহতে দিগস্থে

নিঃশব্দে ছুটে চলে, তেমনি তারা আকাশের তলা দিয়ে এক মরুভূমি মরুভূমিতে 山西 থেকে আর দিগন্তের কবাট খুলে খুলে যেন চলেছে। আশ্চর্য্য অন্তত অপরূপ তাদের ছুটে চলা, পৃথিবীর আর সব চলা যেন বারবার পিছনে পড়ে সকাল সন্ধ্যা যেন কাছে এসে ধরা দেয়না তাদের। আলো আধারকে পিছনে ফেলে ভারাই যেন সকাল সন্ধ্যাকে বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। শেষে, একদিন পিরা-भिएछत हाया भिलारला ; नील नमी অনেকদূরে সাপের মত থানিকট। দেখা গিয়ে মিলালো; মিলালো হাওয়া, ধুলোর ঝড়; ফুরোলো পায়ের তলার অফুরস্ত মরুভূমি, এলো ঘাসে ছাওয়া মাঠ, ্তারপর, সেই এলো সমুদ্র।

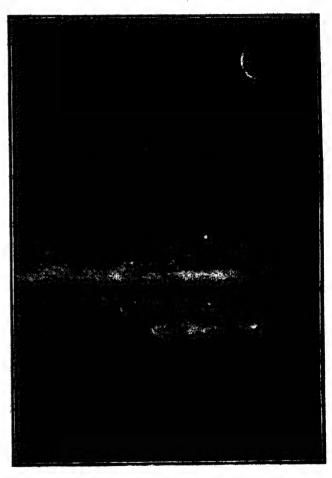

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জেগে থাকা ঘুমে আকাশের তলা দিনে এক মরুভূমি থেকে আর এক মরুভূমিতে ছুটে চলেছে তারি আমি দেখলাম—মহাসমূত্র ফুলে উঠেছে, জাহাজ পাল তুলেছে; দেখলাম—মহানদীর খর-স্রোত তলোয়ারের মত হানচে, ময়ুরপঙ্খীর সাতরঙা পালে তুকান লেগেছে; দেখলাম—ধুধু মাঠ, গহন বন, মাঠ পেরিয়ে বনচিরে ছুটেভে ঘোড়া; দেখলাম মাঠের শেষে বনের শেষে কালো পাহাড়, তার মাধার আযাত মেষের নীল কুটি। সেই নীল-কুটি পাহাড়ে যেন উঠলাম।



टेंग्ज, ५७८

ভারপর ভারপর আমি যেন সভিটে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি যেন ভানলাম — মিশরদেশে রাজপথে অনেকদিন আগে স্বপ্নে যে ডাক শুনেছিলাম তা' যেন আবার শুনলাম, আরও স্পষ্ট আরও মধুর, শুনলাম, 'নাজিরা এসো। তোমাকে দিয়ে আমার বড় দরকার।' স্বপ্নঘোরে শুধোলাম, 'কে ? কে তুমি ?' ঘুমভাঙতে চারিদিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে শুধোলাম, 'আমি কোখায় ? আমার ভাই কোখায় ?'

হঠাৎ আমার চোখের সামনে যেন খানিকটা রূপোলী আলো খলে' খলে' গলে গেল। চোৰ মুছে তাকাতে গিয়ে—আমার য়েন কিছুই বিশ্বাস হলনা।

দেখলাম, বিশাল ঘর। আকাশের মত উঁচু খিলান-ছাত। ঘরের একদিক থেকে আর একদিক ঠাহর হয়না। ঘরের একটা দিকে রাতের মত অন্ধকার। আর একটা দিকে কোখা থেকে সকালের সোনালী রোদ এসে ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়েছে সেই সোনালী রোদকে মান করে এক আশ্চর্য্য পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন দেখলাম। এরকম মনোহর রূপ শীবনে আমি আর দেখিনি।

আমি কীণ্যরে বললাম, 'কে তুমি ?'

বাতের শেষে অন্ধক।রে যেমন উবার কনক রেখা ফুটে ওঠে, তেমনি সেই আশ্চর্যা পুরুষের গন্তীর মুখে ঈষং হাসি ফুটল। একখানা হাত আমার মাথায় রেখে তিনি বললেন, 'আমি মহর্ষি পিঙ্গল। অনেক দূরে মিসরে আমিই তোমায় স্বপ্নে ডেকেছিলাম। তুমি এখন কিন্তুছানে।' আমাকে অবাক হতে দেখে মহর্ষি বললেন, 'জীবনে অনেক আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটে। তোমার জীবনেও এটা একটা আশ্চর্য্য ঘটনা—রাতের স্বপ্ন কিন্তা চোথের তুল নয়। জাখো—এথে দূরে আকাশ দেখচ, মিশরের আকাশ নয়। আর এ যে মহাসমুজ দেখা যাক্তে, ভাও মিশরদেশের সমুজ নয়। তুমি এখন হিন্দুস্থানে, ভারতবর্ষে।'

আমি দেখলাম, অনেক দূরে নীল আকাশ, মিসরদেশের আকাশের থেকে আলাদা নীল ছোল যেন আকাশের গায়ে, আর দূরে ছাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ওঠা নীলাম্বরীর মত যে সমুদ্র সে যেন মিশরের সমুদ্র নয়।

মহর্বি বললেন, 'ভূমি পৃথিবীতে বড় কাজে এসেছ। হিন্দুস্থানে বসে' একথা জানতে আমার বাকী নেই। তাই তোমাকে সমুজ মরুভূমির ওপার থেকে মিশরদেশের বৃক থেকে নিয়ে এসেছি আমি। আমার তিনটি শিশ্য—তোমাকে খুঁজে নিয়ে আসার ভার ছিল তাদের। জোমাকে চিনতে ভাদের ভূল হয়নি। যারা দেখতে জানে, সাধারণ মামুবের মত যারা অন্ধ



নয়, তাদের কী করে ফাঁকি দেবে তুমি ? তোমার কপালে অদৃশ্য অক্রে স্পষ্ট লেখা আছে একটা কথা।

মহর্ষির চোখ হঠাৎ ধ্বক করে ছলে উঠল। সেদিকে মুশ্বের মত তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল কতদূরে যেন চলে গেল সেই ছটি চক্ষ্, যেন লক্ষ যোজন দূরে সেই চক্ষ্ ছটি ছটি রঙীন সূর্য্যের মত ফুটে উঠল। সেই লক্ষ যোজন দূর থেকে মহর্ষির কথা গন্তীর একটা গানের মত আমার কাণে ভেসে এলো। আমি শুনলাম, 'একটা কথা লেখা আছে তোমার কপালে—যেকথা শুনে পৃথিবী মাথা নোয়াবে, আকাশের দেবতারা নমস্বার জানাবেন, সেই কথা! জানো তুমি সেই কথা? শোনো তবে, সে কথা 'অম্বলতা'।

সেই ধৃধৃ পাথরঘরে মহর্ষি হাত জ্বাড় করে' আমার সামনে বসে পড়লেন। দেখতে দেখতে তাঁর মূর্ত্তি পাথরের মত হল, তাঁর হুটি চোখ শুধু ঘুমন্ত আগুনের মত স্থির হয়ে অলভে থাকল। সেই সময়, সেই পাথরঘরের কোথা থেকে কারা গেয়ে উঠল 'অমরলডা'— সপ্তপাতালের রহস্থাসঙ্গীতের মত সেই গানের গম্ভীর স্থর পাথরঘরের বুকে কেঁপে কেঁপে কেঁপে বেজে উঠল। গান যেন ঘর থেকে বাহিরে, বাহির থেকে যেন দূরে দূরে আরো বাহিরে, মাটি থেকে আকাশে, আকাশ থেকে আর এক আকাশে ভেসে ভেসে গেল। যেন কারা, পৃথিকীর লক্ষ্ণ্রাণী, পৃথিবীর বাহিরে আকাশের গ্রহনক্ষত্রের আরো কোটি কোটি লক্ষ্ণ প্রাণী, সেই গানে যোগ দিলে।

গান শেষ হল। মহর্ষি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ হতে তুমি আর কারো মও, হিন্দুস্থানের নও, মিশরের নও, পৃথিবীর কোনো দেশের নও, কারো নও, আজ হতে তুমি শুধু অমরলতার!'

আমার মূথে একটি কথা ফুটলো। আমি বললাম, 'অমরলতা! অমরলতা কে?' মহর্ষি আমার কপালে একটা আঙুল ছুঁয়ে বললেন, 'ছাখো, অমরলতা কে?'

[ ক্রমশঃ ]



# ভাক-ভিকিট ও সাধারণ ভান

### শ্রীসুবিনয় রায়চৌধুরী

লোকে ডাকটিকিট জ্বমায় সথ ক'রে। কেউ কেউ লাভের জন্মগু-—সথের ফলেও লাভ হয় কা'রো কা'রো।

যে যে ভাবের থেকেই টিকিট সংগ্রহ করুক না কেন, এ বিষয়ে সফল হ'তে গেলে নানা রকমের থবর জানা দরকার। এই ধরনা কেন, নানা দেশেই অক্ষর বা ভাষা সংগ্রহকারকের জানা না থাকারই কথা। কিন্তু, সব টিকিটই যদি ভার "ক্যাটালগ" (Stamp Catalogue) বা "এল্বাম" দেখে চিনে নিতে হয়, তবে ভো বড় মুক্ষিল। টিকিটটা দেখে এবং লেখার ধাঁচ দেখে অনেক সময় চিনে নিতে পারা চাই সেটি কোন্ দেশের টিকিট। প্রীস, রালিয়া প্রভৃতি দেশের টিকিটের অক্ষর চেনা মুক্ষিল; স্পোন, আয়াল্যাণ্ড, ফাল, নরওয়ে, অন্তিয়া, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের ভাষা বোঝা মুক্ষিল;—কিন্তু, অভিন্তু এবং পুরানো সংগ্রাহকেরা অধিকাংশ টিকিট দেখেই চিনে নেয় সেটি কোন্ দেশের। কিছু কিছু ভাষা-জ্ঞানও বাড়ে এর ফলে। এ ছাড়া, নানা দেশের চলিত মুক্তা সম্বন্ধেও অনেক জ্ঞানলাভ হয়। কোন্ দেশে কোন্ কোন্ কোন্ কোন্ কোন্ কান্টিকিট সংগ্রাহকেরা একট্-আথট্ জানে। এ ছাড়া, সংগ্রাহকের যত্ন আর চেষ্টার ফলে ভা'র সাধারণ জ্ঞানও নানা রকমে বেড়ে যায়।

নানা দেশের ভাকটিকিট যে দেখেছে, সে-ই জানে ভাকটিকিটে কত রকমের ছবি
বাকে রাজা, রাণী, প্রেসিডেন্ট, প্রিক্স, ধর্মগুরু, মন্ত্রী ডিক্টেটর, সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি,
দেশভক্ত জননায়ক, বড় বৈজ্ঞানিক, শিল্পী, পণ্ডিত—এসব তো থাকেই; তা' ছাড়া বাড়ী-ঘর
কীর্ত্তিভন্ত, সাঁকো বাঁধ, স্মৃতি-মন্দির, মানমন্দির, ধ্বংশাবশেষ, পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি,
ক্ষাপ্রাণাড, নানা জাতের পশুপাখী, লুপ্ত জীব, প্রাকৃতিক দৃশ্য, জাহাজ, রেল, এয়ার-শিপ,
এবোপ্লেন ইত্যাদি কত কিছু থাকে! এই সব টিকিট নিয়ে যারা নাড়াচাড়া করে, নানা রকমে
তাদের জ্ঞান বেড়ে যায়।

এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে লিখতে গেলে মস্ত বড় বই হ'য়ে যাবে; তাই মোটামূটি অতি সংক্রেমপে কয়েকটি বিষয়ের কথা বলব। এ খেকেই বুঝবে, ডাকটিকিটের খবর ভাল ক'রে



ेठिक, ১৩८४

যা'রা নিয়ে থাকে, তাদের সাধারণ জ্ঞান যে অক্যান্ত দশঙ্কনের চেয়ে বেশী, সে বিষয়ে াকোনও मत्म्य (नरे।

(১) ডাকটিকিটে পশুপাখী ? কত পশুপাখীর ছবি যে ডাকটিকিটের উপর



93

ভাকটিকিটের উপর চিডিয়াখানার জন্তরা সব জডো হয়েছে বলা যেতে পারে। যাদের ছবি আজও বের হয়নি, তাদেরও অনেকে नीश शित्र हे (पथा (पर्य-(यमन, 'काशाना'; —এরা অষ্টেলিয়ার টিকিটে দেখা দেবে। লুপু পশুপাখীরাও কেউ কেউ ডাকটিকিটে দেখা দিয়েছে—যেমন, দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট লুপ্ত 'শ্লথ', লুপ্ত পাখী ডোডো'। টিকিটে পশুপাশীর দেশের

উল্লেখযোগা।

ছাপা হয়, তা'র খবর রাখ কি? চিডিয়াখানায়ও অত বক্ষের প্রক্ পাখী একত্র দেখা যায় কিনা ্সন্সেহ। কোনও জীব আর বড বাদ পড়েনা। বাঘ, সিংহ, গণ্ডার, হাতী, হিপ্লো, উট, টেপির, কুমীর, বাঁদর, ভোঁদড়, বনমান্ত্র, গরিলা, বেডাল, হাডগিলা. কাকাতুয়া, টিয়া, উটপাখী, ভালুক, জেবা, জিরাফ, পিপীলি কাভুক, আর্ম্মাডিলো, হরিণ, সীল, ধনঞ্জয়-পাখী, টিকটিকি এরা কেউ বাদ যায়নি। নানাজাতের মাছও ভাক-টিকিটে দেখা যায়। মোটের উপর.



পাৰী ছবি ছাপা হয়েছে, তা'র মধ্যে বোর্ণিও, নায়াসা, লাব্য়ান, কঙ্গো, পিরাক আর গোয়াটিমালা



(২) শালাকোতের লোক । নানা দেশের রাজা-রাণী, মন্ত্রী, প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতির ছবি তো ডাকটিকিটে থাকেই, তা' ছাড়া কোনও দেশের টিকিটে তো দেশের অধিবাসীরও ছবি থাকে—যেমন অষ্ট্রেলিয়ার মাওরি, বোর্ণিওর অসভ্যজাতি 'ডায়াক', আফ্রিকার নিগ্রো প্রভৃতি। মোটের উপর, পৃথিবীর প্রায় সব ভাতের লোকেরই ছবি ডাকটিকিটে আছে।



विकिंदे चर्च

শ্রীক্ষবিনয় রায়চৌধরী



বিভিন্ন জাতি

- (৩) উদ্ভিদ্য-জ্বাৎ ঃ
  ভাকটিকিটে আবার উদ্ভিদ
  আছে নাকি ? আছে বৈকি।
  চীনদেশের টিকিটে ধানের
  ক্ষেত্র, কিউবার টিকিটে পাম্
  (Palm) গাছ, পেরুর টিকিটে
  'বাল্-সম' গাছ, ইজিপ্টের
  টিকিটে তুলার চাব, ক্যামেরুণের টিকিটে রবরের গাছ;
  ভা' ছাড়া, আঙ্গুর, কোকো,
  কাঁটা মনসা, পেঁপে প্রভৃতির
  ছবিও ডাকটিকিটে আছে।
  এ থেকেও অনেক খবর
  জানা যায়!
- (৪) এঞ্জিনিয়ারিং: —বড় বড় সাঁকো, কলে চাষবাস, লোহার কারখানা, বৈছাতিক শক্তির কারখানা এবং এই ধরণের আরও নানা রকমের এঞ্জিনিয়ারিং ব্যাপারের ছবি আয়াল যিও, ক্যানাডা, রুশিয়া প্রভৃতি দেশের টিকিটে ছাপা হয়েছে।
- ত ) আবিক্ষার: ডাকটিকিটে নানা আবিকারের ব্যাপারও বাদ যায় নি। কোনও কোনও আবিকারের শতবারিকী উপলক্ষে ডাকটিকিট ছাপা হয়েছে—যেমন, বৈহ্যতিক শক্তির কল। তা'ছাড়া, ছাপার কল, চাবের কল এবং অক্যাক্স নানা রকমের আবিকারের ছবিও নানা দেনের ডাকটিকিটে ছাপা হয়েছে।



- (৩) আৰু বাহন: ডাকটিকিট নাড়াচাড়া কর্লেই দেখুবে কত রকমের যান-বাহনের ছবি আছে। ভারতবর্ষের নৃতন টিকিটে উট, রেলগাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতির ছবি আছে; আমেরিকার যুক্তরাজ্যের টিকিটে সাধারণ জাহাজ আর যুদ্ধজাহাজের ছবি আছে; তা'ছাড়া পালের জাহাল, এরোপ্লেন, এয়ার-শিপ, মোটর, প্রভৃতি আরও নানা রকমের যান আর গরু, ঘোড়া প্রভৃতি বাহনের ছবি ডাকটিকিটে আছে।
- (৭) সাকাশ্পতি চলা: ডাকটিকিটে আকাশপথে চলার ইতিহাসও পাওয়া যায়। প্রথম বেলুন থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমশঃ এয়ারশিপ, এরোপ্লেন প্রভৃতির ছবি ভো আছেই তা'ছাড়া, লিলিয়েছালের ক্রমহীন গ্লাইডার', প্রথম এরোপ্লেনের ছবি, আরোহী-বাহী



(১) ইঞ্জিনিয়ারিং

(২) উদ্ভিদবিক্তা

(৩) আবিন্ধার

এরোগ্লেন, "গ্রাফ-জ্বেপেলীন" প্রভৃতি বহু রকমের আকাশ-যানের ছবি ডাকটিকিটে আছে। আকাশে চলাফেরার ক্রমবিকাশ এই সব টিকিট থেকে স্পষ্ট দেখুতে পাওয়া যায়। নানা দেশের "এয়ার-মেল" টিকিট থেকেও আকাশধাত্রার অনেক খবর পাওয়া যায়।

(৮) ইতিহাস: অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার ছবি ডাকটিকিটে ছাপা হয়েছে। আমে-রিকার যুক্তরাজ্যের ডাকটিকিটে কলম্বাসের জীবনের নানা ঘটনার ছবি ছাপা হয়েছে; তা' ছাড়া নানা যুগের বড় বড় লোকের ছবিও নানাদেশের ডাকটিকিটে ছাপা হয়েছে। সে সবের



মধ্যে রাজা-রাজড়া তো আছেনই ;—মন্ত্রী, সভাপতি, পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক, ধর্ম-প্রচারক প্রভৃতিও আছেন। এসব টিকিট দেখে নানা দেশের বিখ্যাত লোক সম্বন্ধে অনেক ভাল লাভ হয়।

(৯) নানাদেশের অর বাড়ী রীতি-নীতি চাল চলন আড়িকিট নানা দেশের ঘরবাড়ী (বিশেষতঃ, আদিম জাতিদের ) রীতিনীতি চালবেন প্রভৃতির ছবিও দেখা যায়। আফ্রিকায় ফরাসীদের যে সব দেশ আছে তা'র ন্তিনিট্র এই ব্যবেদ্ধ সনেক ছবি

আছে। তা' ছাড়া নানা দেশের প্রসিদ্ধ জায়গা, বাড়ী, কেল্লা, গিজ্জা, পাহাড়পর্বত, দৃশ্য প্রভৃতির ছবিও অনেক আছে। জাপানের টিকিটে ফুজি পর্বত, আমেরিকার টিকিটে নায়াগাবা প্রপাত, রুশিয়ার টিকিটে ক্রেমলীন ও জম্মান্ত প্রসিদ্ধ বাড়ী, ইজিপ্টের পিরামিড প্রভৃতি এর দুষ্টাস্ক।



আকাশ যাত্ৰার ইতিহাস

(১০) ভাক্কিটিকিটের কোকিশিক্ষা: সাধারণের জান্বার জন্ম নানা কথা ডাকটিকিটের ছবির মধ্যে দিয়ে বলা হয়। কশিয়া থেকে কয়েকটি টিকিট প্রকাশ করা হয়েছে যা'র ছবিতে যুদ্ধের বিষময় ফল (ছভিক্ষ, মহামারী, অঙ্গনাশ প্রভৃত্তি) দেখান হয়েছে। তা' ছাড়া, আহতের সেবা, হাঁসপাতালে দান প্রভৃতির বিষয়ও ডাকটিকিটের ছবিতে দেখান হয়েছে। এই ধরণের ছবি দিয়ে নানা দেশে দানের আবশ্যকতা প্রচার করা হচ্ছে।

ভাকটিকিটের সাহায্যে যে জ্ঞানলাভ হয় তা'র কথা মোটামৃটি বল্লাম; এ ছাড়া আরও নানা রকমে সংগ্রাহকের জ্ঞান বাড়ে। যেমন, ডাকটিকিট ছাপার নানারকম প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানা যায়, ডাকটিকিট প্রচলিত মুদ্রার বদলে কোন কোন দেশে ব্যবহৃত হয়েছে জ্ঞানা যায়, ডাকটিকিটের পিছনে কত রকমের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে জ্ঞানা যায়, ডাকটিকিটের ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যায়, নানাদেশের নামের উৎপত্তি আর নামের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে অনেক খবরাখবর জ্ঞানতে পারা যায়।



#### ( পূর্ববপ্রকাশিতের পর )

#### প্রীপ্রেমেন্স মিত্র

ষেমন আচমকা বৃষ্টি এসেছিল তেমনি আচমকাই থেমে গেল।

কিন্তু চারিধারের চেহারা তখন আশ্চর্য্যরকম বদলে গেছে। এ্যালজি জাতের গাছগুলি যেন বৃষ্টির জল পেয়ে আরো ঘন হয়ে উঠেছে লতায় পাতায়, চারিধারে একটা ধোঁয়াটে বাষ্প মাটি থেকে উঠে সব আরো ঝাপসা করে দিছে। নীচের কাদা এত বেশী যে হাঁটু পর্যান্ত ডুবে যায়।

এর মধ্যে কোনদিকে ষ্টাইনকে খুঁজবে! ষ্টাইনকে খুঁজে না পাক, কোন রক্মে হাউই জাহাজে পৌছলেও তার চলে,—কিন্তু জাহাজ যে কোন্ দিকে সে ধারণাও ত তার নেই।

এইটুকু মাত্র সে জানে যে নীচেরদিকে নয় ওপর দিকেই তাকে উঠতে হবে। কারণ যে টিবির ওপর তাদের জাহাজ পড়েছিল তা খেকে তারা প্রথমে নীচের দিকে নেমে এসেছিল তার মনে আছে।

কাদার ভেতর ঘন জঙ্গল ঠেলে সমর ওপরের দিকে উঠতে লাগল। জলে ভেজা ভারী পোষাক বয়ে আর হাঁটু সমান কাদা আর ঘন জঙ্গল ঠেলে শরীর ভার এর মধ্যে ক্লাস্ত হয়ে এসেছে। ভার ওপর অনিশ্চিত একটা নিদারুণ ভয়। সে ভয় সমর জোর করে চেপে



রাখতেই চায়। কারণ সে মনে মনে বুঝেছে এই অজানা অন্তৃত গ্রহে বিপদের মাঝে সে ভয়কে প্রশ্রেয় দিলে আর তার রক্ষা নেই।

এসময়ে ভয়ে বিচার বৃদ্ধি যদি লোপ পায় তাহলে মৃত্যু তার অমিবার্যা। বাঁচার জন্মেই ভয়কে জয় করে তার মাথা ঠিক রাখতে হবে।

কিন্তু ভবু ভয়কর ভাবনাগুলো কিরপে রাখা যায়! ভেতর খেকে ভারা কোর করে সৈলে ওঠে। যদি সভ্যিই লাহাজে আর পৌছোতে না পারে! এই ঘন জঙ্গলে ত্হাতের ভেতর থেকে ষ্টাইন যেভাবে অদৃশ্য হয়ে গেছে ভাতে হাউই ভাহাজ আর ফিরে পাবার সম্ভাবনা ভার বতটুকু!

মেঘের ঘন আবরণে এখন বৃধের কত বেলা বোঝবার উপায় নেই। বৃধের দিন পৃথিবীর চেয়ে অনেক বড় বলেও সে জানে। তবু এক সময়ে অন্ধকার নেমে আসবেই।

তার আগে হাউই জাহাজ ব। প্তাইনকে থুঁজে বার করতে না পারলে ভার কোন আশা আর নেই।

অবশ্য বুধ গ্রহের প্রাণীজগতের একটি যে নমুনা সে দেখেছে তাতে দিনের আলোতেও খুব ভরসা আছে বলে সে মনে করেনা। তবে দিনের আলোয় তার হাতের অস্ত্র সে বাবহার করতে পারে। রাত্রে তারও উপায় নেই।

হাতের অস্ত্র ব্যবহার করবার এপর্য্যস্ত কোন দরকার হয়নি। বিকট কোন প্রাণী এখনো হানা দেয়নি। তার ফলে হানা দিয়েছে বুধের বৃষ্টি। হিংস্র প্রাণীর চেয়ে তার আক্রমণ কম ভয়ন্কর নয়।

কতবার যে এর মধ্যে ত্রস্ত বৃষ্টি ঝাঁপিয়ে এল আর থেমে গেল সমরের কোন হিসেবই নেই। সে চলেছে ত চলেইছে। কিন্তু শরীর যেন আর বয়না। কাদার ভেতর থেকে প্রত্যেকটা পা টেনে তোলা এখন ক্রমশই কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে। প্রত্যেকবারই মনে হচ্ছে পরের পাটা যেন আর উঠবেনা।

তবু হাউই-জাহাজের কোন পাত্তাইত মিললনা। দিক ভূল যে হয়েছে এবিষয়ে কোন সন্দেহ তার নেই। কে জানে হয়ত একই জায়গায় সে ঘুরে ঘুরে মরছে বারবার, হয়ত হাউই জাহাজের অত্যন্ত কাছ দিয়ে গিয়েও সে চিনতে পারছেনা। থানিকক্ষণ আগে পর্যান্ত মুখো-সের ভেতর সে বারবার ষ্টাইনের নাম ধরে ডেকেছে। যদি ষ্টাইন শুনতে পায়া! কিন্ত ক্ষার তার সে দম নেই। গলা কাঠ হয়ে এসেছে ক্লান্তিতে।



এদিকে বেলাও ত প্রায় ফুরিয়ে এল। বুধের আলো ক্রমশঃ ম্লান হয়ে আসছে। পৃথি-বার আকাশের অমাবস্যার রাতও তার কাছে কিছু নয় সে জ্ঞানে। কারণ পৃথিবীতে তবু পরিষ্কার রাত্রে তারাও আলো থাকে। এখানে সমস্কই মেঘে ঢাকা।

সে অন্ধকারে সে কি করবে! সে দীর্ঘ রাত ত তার কাট্বেনা! সমর হতাশ হয়ে এ্যালজিলতায় ঢাকা উঁচুমত ঢিবি পেয়ে তার ওপর উঠে বসে পড়ল এবার। আর হাউইজাহাজে খোঁজবার চেষ্টা যে রুথা তা সে বুঝেছে। এখন একটু বিশ্রাম করতে পারলেই সে বেঁচে যায়। কাদা জল থেকে পা তুলে এরকম একটা উঁচু শুকনো ঢিবির ওপর বসতে পাওয়া তার কাছে সৌভাগ্য এরকম একটা ঢিবির আশ্রয় সে এতক্ষণ পায়নি। এইবার আসে আশ্রক রাত। কিন্তু রাত্রি আসবার আগেই যে বিপদ এল তার কথা সমর ভুলেইছিল এতক্ষণ।

অনেকক্ষণ ধরেই নিশ্বাস নিতে তার কপ্ত হচ্ছিল। সেটা ক্লান্তির লক্ষণ বলে আর কিন্তু ভূল করবার যো রইলনা। ক্লান্তি নয়, মুখোসের ভেতর হাওয়ার সন্তাবনা তার ফুরিয়ে এসেছে হঠাৎ বুঝতে পেরে তার বুকের ভেতরটা একেবারে হিম হয়ে গেল। এ সম্ভাবনার কথা যে তার একবারও মনে হয়নি। অন্য সব রকম বিপদের ভয় সে করেছে, কিন্তু নিশ্বাসের অভাবে দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে—এ তার কল্পনাতেও ছিলনা।

এখন উপায় ? হাউই জাহাজ ছাড়া আর কোথাও হাওয়া পাবার সম্ভাবনা নেই—
অথচ হাজার চেষ্টা করলেও এখন হাউই জাহাজ খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। চারিধার বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অন্ধকার না হলেও বাতাসের অভাবে যেরকম সে হাঁফাতে স্থ্রুক করেছে
তাতে তার বেশীদূর যাওয়া সম্ভব নয়।

পোষাকের ভেতর হাওয়া তৈরীর যন্ত্রটির মিটারে সে হাত বুলিয়ে দেখলে। তাতে বোঝা গেল যে হাওয়া আর নেই। আর মিনিট পোনেরো কোন রকমে টেনেটুনে চলতে পারে। তারপরই সব শেষ। তথনই তার ফুসফুসে রীতিমত যন্ত্রণা স্থুরু হয়েছে, কাণে মানে হচ্ছে যেন তালা লেগে গেছে।

তবু একবার শেষ চেষ্টা না করে দেখে সে মরবেনা। এখনো আবছা অন্ধকারে হাউই-জাহাজের ধাতুতে তৈরী উজ্জ্বল গা হয়ত দূর থেকে দেখা যেতে পারে। শুধু একটু উঁচু জায়গা থেকে চারিধারে একবার চোখ বুলিয়ে দেখবার চেষ্টা সে করবে।

উঁচু জ্বায়গা বলতে ত এই ঢিবিই রয়েছে। সমরের মন-উৎসাহে নেমে উঠেই ঝিমিয়ে পড়ল। এইরকম একটা ঢিবি সময় থাকতে চোখে পড়লে কত স্থবিধেই না হত। কেন যে



এরকম একটা উঁচু জ্বায়গা তার চোথে পড়েনি, এইটেই আশ্চর্যা! এখন হয়ত হাউই জাহাজ দেখতে পেলেও আর তার সেখানে পৌছোবার সামর্থ্য থাকবেনা! তার চেয়ে আর আফ্-শোষের ব্যাপার কি হতে পারে। ভাগ্য কি তাকে এই নিষ্ঠুর বিদ্রেপই শেষে করতে চায়!

হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণপণ চেষ্টায় সমর তবু চিবিটার ওপরে উঠতে লাগল। হাওয়া ফুরিয়ে আসবার সঙ্গে তার জীবনের মেয়াদও শেষ হয়ে আসছে। মৃত্যুর সঙ্গে এ যেন দৌড়ের পাল্লা। সে এসে গলার টু টি চেপে ধরবার আগেই হাউই জাহাজে যদি পৌছান না যায় তাহলে নিস্তার নেই।

চিবিটার ওপর ওঠা খুব সহজ নয়। এগালজি জাতের লতায় তার সারা গা পেছল হয়ে আছে। সব সময়েই হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা।

তবু সমর কোন রকমে ঢিবিটার ওপরে গিয়ে পৌছোল। নিশ্বাস নেওয়া এখন বেশ কষ্টকর, মৃত্যুর শক্ত মুঠির চাপ সে যেন গলার ওপর স্পষ্ট বুঝতে পারছে।

কিন্তু কই ! হাউই জাহাজের কোন চিহুই ত কোন দিকে নেই।

যে চিবিটার ওপর সে উঠেছে সেটা বেশ উঁচু, অন্ধকার হয়ে এলেও বহুদূর পথ্যন্ত এখনো সেখান থেকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু চারিধারে সবই ত সমতল ঘন জঙ্গল; হাউই জাহাজের মত একটা বিশাল জিনিষ ত তার ভেতর লুকিয়ে থাকতে পারেনা যে উঁচু মালভূমিটি চারিধারে দেখা যাচ্ছে— এরই ওপর ঠাদের জাহাজ যে পড়েছিল এ বিষয়ে ত কোন সন্দেহ নেই। অথচ এখন কোন দিকে তার চিহ্নও দেখা যাচ্ছেনা।

হাউই জাহাজ তাহলে গেল কোথায় ? ষ্টাইন কি শেষ পর্য্যস্ত তাকে ফেলে রেখে একাই হাউই-জাহাজ নিয়ে অন্য কোথাও সরে গেছে ? ষ্টাইনের মত লোকের পক্ষে অবশ্য তা অসম্ভব নয় কিন্তু তবু তা বিশ্বাস হলনা এইজন্মে হাউই জাহাজের আওয়াজ সমর তাহলে নিশ্চয় শুনতে পেত।

এ রহস্ত সম্বন্ধে আর কিছু ভাববার অবসর কিন্তু সময় পেলনা। অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে, তারই ভেতর চারিধারে চাইতে চাইতে হঠাৎ সে চমকে উঠে একেবারে বিশ্বয়-বিমৃত্ হয়ে গেল।

বহুদ্রে মালভূমি যেখানে নেমে গিয়ে সমতল সমুদ্রের ধারে গিয়ে মিশেছে, সেধানে যেন একটা ক্ষীণ অঙ্গিত আলো দেখা যাচ্ছে!

বুধগ্রহে আলো ? বুধগ্রহে আলো দেখার অর্থ যে কতথানি, কি বিপুল যে তার ইঙ্গিত তা না বোঝবার মত নির্দোষ বা মূর্থ সমর নয়।



আলো মানেই আগুন, এবং আগুন মানে এমন কোন জীব যার। সাধারণ পশুর চেয়ে অনেক উঁচু স্করে উঠছে! আগুন যে স্থালতে পারে তার সঙ্গে বুদ্ধিমান সভ্য মানুষের বিশেষ কোন একতাই নেই।

পৃথিবীতে মানুষ যেদিন আগুনের ব্যবহার শিখেছে সেদিন থেকেই ত তার সভ্যতার সূত্রপাত সাধারণ জানোয়ারের থেকে সেদিনই মানুষ অনেক উঁচু ধাপে উঠে গেছে।

বুধগ্রহে তাহলে সত্যিই কি সেরকম বুদ্ধিমান জীব আছে! কি রকম প্রাণী তারা, কি তাদের রূপ ?

হায়, তার সময় ফুরিয়ে এসেছে ও এসব প্রশ্নের কোন মীমাংসা না করেই তাকে মারা-পদতে হবে এইটেই এখন তার সব চেয়ে বড় হঃখ।

কিন্তু এতথানি উত্তেজিত হবারও কোন কারণ হয়ত নেই। হঠাং সমরের মনে হ'ল পৃথিবীতে যেমন জলা জায়গায় আপনা থেকে আলেয়ার আলো জন্মায়, এও ত সেইরকম হতে পারে।

কিন্তু না, আলেয়ার আলো এনয়, আলেয়ার আলোর স্বভাব নড়ে বেড়ান,—সে আলো কথন একজায়গায় এমন স্থির থাকেন। তা ছাড়া.....তাছাড়া চোথের কাঁচটির বেতাল ঘুরিয়ে সেটি দূরবাণের কাচ লাগিয়ে সমর তথন আরো কিছু দেখতে পেয়েছে।

অন্ধকার বেশ ঘোরালো, দূরবীণটিও তেমন জোরালো নয়, তবু অস্পষ্টভাবে আগুনের পাশে যে জিনিষটি নড়তে চড়তে দেখা যাচ্ছে, সেটি যে কোন প্রকার প্রাণী এ বিষয়ে কোন সন্দেহই তার নেই। আগুনের সামনে প্রাণীটিকে কালো ছায়ার মত যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাতে তার আকার ঠিক বোঝা যায় না, পৃথিবীর কোন প্রাণীর সঙ্গে তার মিল আছে কিনা তাও বলা শক্ত, তবু আগুন যে সেই শ্বালিয়েছে এ বিষয়েও কোন ভুল আর নেই।

বুধগ্রহ সম্বন্ধে এত বড় একটা আবিন্ধার কিন্তু কেউ জানতে পারবে না, তার সঙ্গেই এ আবিন্ধার হারিয়ে যাবে। নিশ্বাসের দারুণ কপ্তের ভেতরেও সমরের সে কথাই মনে হচ্ছিল। কিন্তু খানিক বাদে আর কোন কিছু ভাববার ক্ষমতা তার বইল না।

নিশ্বাদের কপ্ত এখন সত্যি অসহা হয়ে উঠেছে, মনে হচ্ছে যেন জাঁতাকলে নির্মামভাবে কে তার বুক ক্রমশঃই চেপে ধরছে, ফুস ফুস যেন ফেটে যেতে চায়। সমস্ত মাথা ঝিম ঝিম করছে, চারিধারে অন্তত সব আওয়াজ!

না আর সে পারেনা। এর চেয়ে আকস্মিক মৃত্যু অনেক ভালো ছিল।



শমর চিবিটার ওপর এবার কাতর হয়ে বসে পড়ল। তার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠছে যন্ত্রণায়। হাতগুলো আপনা থেকে মুঠো হয়ে যাচ্ছে। জলে ডোবা লোকের মত সে যেন কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায়।

এমনিভাবে টিবির ওপরকার 'আলজি'গুলো আঁকড়ে ধরতে গিয়েই সে ভাগ্যের নিষ্ঠুরতম শেষ বিজ্ঞাপের পরিচয় পেয়ে গেল।

জোঁকের মত স্তুলি 'আলজি'গুলির সঙ্গে যে জিনিষটি তার হাতে ঠেকল সেটি একটি আংটা। জ্ঞান তার তখন প্রায় লোপ পেয়ে এসেছে, তবু তারই ভেতর সে বুঝতে পারলে যে বুধগ্রহের একটি টিবিতে শক্ত কোন আংটা থাকা স্বাভাবিক নয়। যন্ত্রণায় কাৎরাতে কাৎরাতে সে আরো খানিকটা আলজি ঢাকা জাহগা পরিষ্কার করে ফেললে ত্র'হাতে আঁচড়ে।

একি এযে শক্ত ধাতুর প্লেট ! এযে তাদেরই হাউই জাহাজের গা !

হাউই জাহাজের ওপরে বসেই সে হাউই জাহাজ খুঁজে মরেছে এতক্ষণ। কিন্তু এখন যে খোঁজ পেয়েও আর লাভ নেই। এখান থেকে নেমে হাউই জাহাজে ঢোকবার ক্ষমতা আর তার নেই।

কিন্তু আশ্চর্য্য কে জানত! এখানকার 'অ্যালজি' জাতীয় গাছগুলির বাড় এমন অদ্ভূত। ঘন্টা কয়েকের মধ্যে তারা রক্তবীজের ঝাড়ের মত একটা বিশাল জাহাজকে ঢেকে ফেলে তার চেহারা বদলে দিতে পারে!

'আালজি'তে ঢাকা পড়বার জন্মই সে জাহাজকে ঢিবি বলে ভূল করেছে। কে জানে ষ্টাইনও হয়ত সেই রকম ভূল করে আর কোথাও মরতে বসেছে। মানুষের বুধগ্রহ অভিযান এমনি করেই তাদের সঙ্গে গেল।

না আর আশা যথন নেই, তথন এ মুখোদের আর কি দরকার। ভেতরের বিযাক্ত হাওরা আর বাইরে বুধের বিষাক্ত বাতাস সবই এখন তার কাছে সমান। মিছিমিছি এই পোষাকের গারদে বন্ধ হয়ে মরে লাভ কি।

জ্ঞান লোপ পাবার আগে সমর প্রাণপণ চেষ্টায় মুখোসটা খুলে দূরে ফেলে দিলে। তারপর অসাড় দেহ লুটিয়ে পড়ল হাউই জাহাজের পিঠে।

ক্রমশঃ



#### রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন—

তোমাদের এবার কি চিঠি লিখব বসে বসে ভাবছি, এমন সময় জানলাটা ঝণাৎ করে খলে গেল দমকা হাওয়ার এক ঝাপটায়। মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম জানলাটা দক্ষিণের এবং ভারপর কলমটা নামিয়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

মনে হ'ল কি চিঠি আর তোমাদের লিখব, দক্ষিণের জানলা দিয়ে যে স্থদূর ডাকের চিঠি এল তেমন চিঠি যদি লিখতে পারতাম।—অমনি হান্ধা, ফুর ফুরে মিষ্টি ঝর ঝরে চিঠি! মনের আর যে চিঠির কথাগুলো আলগোছে বয়ে যাবে ছুঁই কি না ছুঁই করে, অথচ রং ধরবে সব জায়গায়।

দক্ষিণের জানলা দিয়ে চিঠি এল দক্ষিণ সমুদ্রের ছরন্ত গড়ানো ঢেউ আর শাদা ফেনা, জলের রূপোলি ছাট আর সাগর পাখীর ছড়ানো ডানার, সে চিঠি এল বনে বনে মাঠে ঘাটে লোকালয়ে, সহরের এই দেয়াল ভোলা পাহারা এড়িয়ে ও সে চিঠি এল জানলা গড়িয়ে আর অমনি রং ধরল শুকনো গাছের ডালে, মানুষের ঘুমনো মনে। এত রং যে কোথায় লুকিয়েছিল কে জানে! মাটির ভেতর থেকে গাছের ডালে মরা বাকল থেকে চুইয়ে যেন রঙের বাণ ডাকল।

না, অমন চিঠির ভাষা কোথায় পাব! তবু তোমাদের মনে রং ধরানো কত সোজা জিল তোমরা ত আর শীতের মরা ডাল নয়। তোমাদের মন তাজা জীবস্ত, রং সেখানে জমেই আছে ফুটিয়ে তোলার অপেকায়।

আমার চিঠি না পৌছোক দক্ষিণ সমুদ্রের চিঠি আজ তামাদের কাছে পৌছবেই এই যা আনন্দ। এ চিঠির ডাক মাশুল লাগেনা, বেয়ারিং হলেও বিলি করতে ভূল হয় না কথনও। আমার চিঠির বদলে সে চিঠিই এবার তোমরা পড়ো।

#### –তোমাদের সম্পাদক মশাই–



শিল্পাচার্য্য গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরলোকে গিয়েছেন। শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ, গগনেন্দ্র নাথ ও নন্দলাল, এই তিনজন রঙে রেখায় যে অপরপ স্বর্গ ফুটিয়েছেন, তার আর তুলনা নেই। এঁরা তিনজন আমাদের দেশের শিল্পসভার ত্রিরত্ব—গগনেন্দ্র নাথের মৃত্যুতে একটি রত্ব লুপু হল।

ছন্দ ও মিল থাকলেই যেমন কবিত। হয় না, তেমনি রঙ ও রেখা মিল্লেই ছবি হয় না। চাই কল্পনা, অস্তরালের রহস্তকে চোখে দেখার ক্ষমতা। গগনেন্দ্রনাথের ছিল সেই কল্পনা! দেখেছিলেন তিনি চোখের আড়ালের রহস্তকে। তাঁর আঁকা গাছপালা, পশু পাখী, মানুষ ও প্রকৃতিতে আমরা নতুন অর্থ খুঁজে পেতাম। এই অর্থ টা ছিল অদ্ভত।

অবনীক্র নাথ তুলি হাতে জীবনের এক একটা সত্য খুঁজে ফিরেছেন। চোথে দেখার জিনিষ হবছ না এঁকে তিনি তার অস্তরের রূপ ফোটাতে চেয়েছেন। গগনেক্র নাথ কিন্তু এই সত্য নিয়ে মাথা ঘামান নি। তিনি আপন মনে চোখে দেখার জিনিষ নিয়ে স্বপ্ন তৈরী করেছেন, স্বপ্নে তাদের যে রূপটি দেখেছেন সেই রূপটিই অন্ধকার মেশানে। রঙে এঁকেছেন। তাই তাঁর ছবিতে একটা নিবিড় রহস্তের ভাব—মানুষ যেন মানুষ নয়, অভুত কোনো প্রাণী, আর লতাপাতা, ঘর বাড়ী, পশু পাখী তারাও সবই যেন অদেখা পৃথিবীর আশ্চর্যা জীব। ছবি আঁকার এই অন্তুত স্বপ্নময় ধোঁয়াটে চং তিনিই প্রথম এদেশে এনেছেন।

বাংলার গৌরব রাষ্ট্রপতি স্থভাষ চন্দ্র এবার নিথিল ভারত জাতীয় কংগ্রেদের সভাপতি হয়ে বাংলা তথা ভারতের গৌরব অর্জন করেছেন। ভারতের মুক্তি সাধনায় স্থভাষচন্দ্রের দান অপরিমেয়। তিনি আজ মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল প্রমূখ নেতাদের সঙ্গে জাতীয় গৌরবের শিখরে অধিকাঢ় হয়েছেন। তিনি ইউরোপএ বহুস্থান পরিভ্রমণ করে নানা মনীবিদের সঙ্গে সাক্ষাং আলাপ করে স্থভাষ চন্দ্র যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন আমতা আশা করি ভারতের মূল



े5**७**, ১७८८

সমস্থার সমাধানে তাঁর সে অভিজ্ঞতাগুলি তিনি কার্যাকরী করে তুলবেন। বাংলা মা তাঁর আদরের সন্তানকে অভ্যর্থনা করলেন। আমরা স্থভাষ চল্রের দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

পৃথিবীকে অমূল্য সম্পদ দিয়ে এশ্বর্থাময় করে যারা মহর্ষি হয়েছেন জীরামকৃষ্ণ প্রমহংস তাঁদের অন্তত্ম। তিনি ভগবানের স্বরূপ ছিলেন। আর পৃথিবীতে তাঁর বাণী প্রচারের ভার নিয়েছিলেন তাঁর ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দ। মনুষ্যুত্বের যে মস্ত বিকাশ সেবাধর্ম তা হচ্ছে এ বাণীর সারগভ। পৃথিবীর যাবং ধর্মাযে মূলতঃ এক তাদের কোন ভেদাভেদ নেই এই হচ্ছে জ্রীরামকৃষ্ণদেবের মূল তত্ত্বকথা। পৃথিবীর নানা দেশবিদেশ জ্রীরামকৃষ্ণকে শ্রদ্ধা করেছে—বিশেষ করে স্থূদুর আমেরিকার যুক্তপ্রদেশ শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী হৃদয়ে গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি তু'জন আমেরিকান মহিলা বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ স্মৃতি-মন্দির স্থাপনা করচে বহু অর্থ দান করেছেন। সে মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছে এবং আমেরিকান মহিলা ছটি ভারতবাসীর কাছে চির্নিনের জন্ম শ্রদ্ধাভাজনীয়া ংয়েছেন। মন্দির মধ্যে শ্রীরামক্রফের একটি স্থন্দর মশ্মর মূর্ত্তি স্থাপনা করা হয়েচে। আজ বেলুড় মঠ, এই স্মৃতিমন্দির ও মূর্তি শুধু ভারতের নয়—এ সমস্ত পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মিলন ক্ষেত্র।

বিজ্ঞান ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাশিয়ার মত এত ত্বঃসাহসিক আজকাল এক জার্ম্মাণী ব্যতীত বোধহয় আর কেউ নেই। শুধু নানা আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারেই রাশিয়ানরা ক্ষান্ত হয় না তাদের আবিষ্কারগুলি তারা কার্য্যকরী করে তুলতে জানে। সম্প্রতি উত্তর মেরুপ্রদেশে ভাদের কয়েকটি অভিযান হয়। প্রফেসর শ্বিথ ছিলেন তার নেতা, নানা বাধা বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এরোপ্লেন চালিয়ে তাঁরা নানা বিষয় তো পর্যাবেক্ষণ করেছেনই তাছাডা নীচে নেমে ঝড শীত তুচ্ছ করে তাঁবু লাগিয়ে উত্তর মেরুপ্রদেশ বাস উপযোগী করবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে টেলিগ্রাফ তার পর্যান্ত গিয়েছে, বৈছ্যাতিক আলোও নাকি যাবে। ক্রমশঃ লোকের বসতি বসবে। এরপর আর আশ্চর্য্য কি আছে! এতদিন উত্তরমেরু অজানা নিরতিশয় অগম্য প্রদেশ ছিল আন্ধ রাশিয়ার কল্যাণে সেখানে এক নতুন সভ্যতার ভিত্তি গড়ে উঠছে।

সেদিন কলকাতার 'ব্লাক-আউট্ এক্সপেরিমেন্ট্' ব্যস্তবাগীশ কলকাতার লোকেদের পক্ষে বেশ এক নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পনের মিনিট চুপচাপ, সমস্ত কলকাতা অন্ধকার কি ভয়ানক ব্যাপার। পনের মিনিট গাঢ় অন্ধকার কলকাতা সহর অত্মগোপন করেছিল বটে



চৈত্ৰ, ১৩৭৪

কিন্তু ভয়ানক কিছুই ঘটল না। কলকাতার ব্যস্তবাগীশরা তাই বড় বিফল মনোরথ হয়েছেন। কেউ কেউ অন্ততঃ ময়দার বস্তা আশা করে ছাতের ওপর বা ময়দানে গিয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিলেন কিন্তু ছ'একটি শান্তিপ্রিয় সবৃজ্জ-লাল আলো দেয়া এরোপ্নেন ছাড়া আর কিছু দেখা যায়নি। কয়েকজন সাহসী বিচক্ষণ লোক যদি বা এরোপ্নেন চালকরা ময়দার বস্তা ভূল করে বোমার বস্তা ফেলে সেই ভয়ে এরোপ্নেন দেখা মাত্র ভারা বাড়ীর মধ্যে চুকে পড়েছিলেন। সত্যি কথা, ইংলগু জার্ম্মাণী বা ফ্রান্সে যে সব 'রাক-আউট্ এক্স্পেরিমেন্ট্' হয়েছিল তা শুধ্র দেখবার মত নয়, যথেষ্ট্ শিক্ষণীয় ছিল। কিন্তু কলকাতার নিরীহ লোকদের ওপর কেবল একটা তামাসা হল। ছোট্র ছেলেপিলেরা সেদিন বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল সত্যি বৃক্ষিজাপানীরা এই ফাঁকে এরোপ্নেনে এসে কলকাতার ওপর মস্ত মস্ত বোমা ফেলবে।

কোন একটা ছুটি হলেই আমাদের মন ছুটতে চায়, অর্থাৎ আমাদের বেড়াবার কথা মনে হয়। ছুটির অনেক আগেই আমরা ভাবতে বিদ দল বেঁধে কোথায় ঘুরে আসা যায়। এবার আসছে ইষ্টারের ছুটি। ইংরাজদের ধল্যবাদ, তাদের দৌলতে এ ছুটিটি আমাদের মিলেছে। ছুটি কে না বেশী চায় ? ইউরোপে এই উপলক্ষে বেশ কয়েকদিন মেলার উৎসব বসে। এ দেশে এই ছুটি একটু ছোট হলেও কয়েকদিনের জল্য বেশ একটা টহল দিয়ে আসা যায়। রেল কোম্পাণীরা, যেমন ই-আই-আর ও ই-বি-আর—এরা বেরিয়ে পড়বার জল্য বেশ লোভ দেখান ভাড়া কমিয়ে দিয়ে। সত্যি সত্যি ভাড়া কমানর দরুণ আমরা তব আজকাল কিছু কিছু ঘোরা ফেরা করতে পারি। আমাদের মনে হয় বিশেষভাবে ভাড়া কমিয়ে দিলে স্থবিধেটা ছাড়া উচিং নয়। আমরা বিজ্ঞাপনে দেখছি—এবার ইষ্টারের দরুণ ভাড়ার স্থবিধে কতকগুলি মন্দ নেই। দেশ ভ্রমণে শুধু দেশ দেখাই হয় না আরো অনেক শিক্ষা হয়।

খেলাধুলায় ছোট ছেলেমেয়ের। আমাদের দেশে আজকাল থুব ভাল করচে এ কথা আমরা প্রায় বলি। যদিও আজও বিদেশের তুলনায় স্পোর্ট সে আমরা অনেকটা পেছিয়ে আছি। কলকাতায় গত অলিম্পিকে বাংলা থুব নাম করেচে।

এবার টেনিসে আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত ও রংমশালের গ্রাহক নস্থ ও থস্থ সেন জুনিয়ার টেনিস চ্যাম্পিয়ন সিপে ডাবলস্ ও সিংগল্স্ ছই-ই পেয়েচে। থস্থ সেন দাদাকে হারিয়ে সিংগল্স্ নিরেচে আর ছভাই মিলে ডাবল্স্ এ জয়ী হয়েচে। বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন শিপে এবার দ্বাদশ বর্ষীয় একটি ছেলে হোসেন খুব কৃতিত্ব দেখিয়েচে। তোমাদের মধ্যে যদি য়েকোন খেলাধুলোয় লুকিয়ে কেউ চ্যাম্পিয়ন হয়ে থাক চট করে আমাদের জানাতে ভুলো না!



757. 3088

আমরা চাই বাংলার ছেলেমেয়েরাযে সমস্ত রকম খেলাধূলায় অগ্রণী হচ্চে এ কথা সকলে জাতুক।

আমাদের একজন প্রাহক জানিয়েচেন যে পৃথিবীতে ঘুমোয় সব চেয়ে কোন্ প্রাণী ? সরিস্পদের মধ্যে কয়েক জাতীয় প্রাণী আছে তারা ঘুমোয়, কি জেগে থাকে বা মরে গিয়েচে বোঝা যায় না। কুমীর, সাপ, কচ্ছপ এদের কথা ছেড়েই দাও। এরা ক্রমান্বয়ে না থেয়ে নাসের পর মাস ঠিক এক জায়গায় একভাবে পড়ে থাকতে পারে। এমন কি বাড়ীর চেনা কোন মাকড়শা তোমরা লক্ষ্য করে দেখে থাকবে, কয়েক দিন ধরে দেয়ালের একই জায়গায় তারা থেবড়ে পড়ে আছে। প্রীমান অজিত কুমার চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে উত্তর আমেরিকার ক্যালিফণিয়া প্রদেশে এক জাতীয় কাঠ বিড়ালী দেখা যায় যায়া বছরে কম করে ছ'মাস নিজিত থাকে। জুন জুলাই মাসে যখন সেখানে গরম ও অনার্টি তখন তারা ঘুম দেয়—তারপর বাকি বছরটা আধমরা হয়ে তারা বোধ হয় বেশ সুখেই নিজিত থাকে। ঘুম ভাঙ্গে তাদের ফেব্রুয়ারী মাসে। কুস্তকর্ণের বংশধর আর কি!

কলিকাতা কর্পোরেশনের শিক্ষা বিভাগ এবার প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রদের জন্ম "শিক্ষা ভ্রমণের" একটি স্ববন্দোবস্ত করেছেন। সম্প্রতি কর্পোরেশনের শিক্ষাবিভাগের ভার প্রাপ্ত অফিসার শ্রীশৈলেক্র নাথ ঘোষ মহাশয় প্রাইমারী স্কুলের একদল ছাত্রদের নিয়ে কামাখ্যা, রাজসাহী, গৌড় ইত্যাদি দেশ ভ্রমণে যাত্রা করেছেন। এতে ছেলেরা দলবলে শুধু দেশ ভ্রমণের নিছক আনন্দই পাবে না, এতে নানা বিষয় তারা শিক্ষা লাভও করবে, তা ছাড়া ভাদের স্বাস্থ্য ও মন প্রফুল্ল হবে। সদল বলে এই দেশভ্রমণ অভিযানের মূল্য অনেক; আমরা আশা করি কলিকাতা কর্পোরেশন প্রতিবছর এই দেশভ্রমণের একটি পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে কর্পোরেশন স্কুলগুলির ছেলেদের হৃদয় জয় করবেন।





ব্লাজকাহিনী—১ম ও ২য় খণ্ড। শ্রীঅবনীক্রনাথ ঠাকুর প্রাচী পাবলিশিং হাউদ ১ম খণ্ড বারো আনা, ২য় খণ্ড এক টাকা।

উৎপাল ও ব্রবি—শ্রীনকিণারঞ্জন মিত্র মজ্মদার। সাহিত্যাশ্রম, কলিকাতা। আট আনা।

রূপকথাকার শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের নাম তোমাদের মধ্যে কেনা জ্বানে! রংমশালে তাঁর রূপকথা—কাজল জল, বনের হাওয়া পড়ে তোমরা মুগ্ধ হয়েচ শুনেচি। কারণ রূপকথা লিখিয়ের মধ্যে তিনি একজন সেরা শিল্পী। কিন্তু এবার তিনি ছেলেদের উপস্থাস



লিখে দেখিয়েছেন এতেও তাঁর হাত পাকা। উৎপল ও রবি ছেলেদের একটি ছোট উপস্থাস। উৎপল ও রবি ছাই বন্ধু—এদের বন্ধু মিরে তিনি একটি নিমি মনোরম উপস্থাস লিখেচেন। তোমাদের মধ্যে উৎপল আছে রবিও আছে। বইটি পড়ে দেখ তাদের খুঁজে পাবে। কেমন সহজ সরল নিরভিমানী বন্ধু এদের। বইটির ছবিগুলিও সুন্দর। ছাপা বাঁধাইয়ের পরিকল্পনাটিও ভাল।

#### পৃথিবীর রূপকথা - খ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত।

রূপকথা ছেলেমেয়েদের একেবারে আপনার জিনিষ। এ শুনতে—আর কারুর বুঝি দখল নেই। প্রতি দেশেই সে দেশের রূপ নিয়ে রূপকথার জন্ম নিয়েচে। রূপকথা আজকের নয়— সে বহুদিন আগে শিশুমানবের মনে কখন জন্ম হয়েচে কেউ জানে না। শিশুমনের আজগুবি আনন্দ রহস্তে এগুলি ফুটে আছে। সব দেশে কিন্তু শিশুমন এক, তাদের মোহন জগং একই মধুর স্বপ্নে গড়া।

কিন্তু মনে হয় অন্য দেশের রূপকথা সে কেমন ? জানতে ইচ্ছে হয় নাকি ? ঠিক আমাদের মতই ছোট ছেলেমেয়ের। কি সে রূপকথা শুনতে শুনতে মায়ের কোলে চুলে পড়ে রূপকথার স্বপ্নরাজ্যে চলে যায় ? তাদেরও কী সেই সোনার কাটি, রূপার কাটি, রাজকত্মে, রাজপুত্তুর, ফুলপরী, ডাইনীবৃড়ি—এরা সব আছে ? 'পৃথিবীর রূপকথা' এ নতুন বইটি ভার জবাব দিয়েচেন। নানা পরিশ্রম করে পৃথিবীর নানান দেশের শ্রেষ্ঠ রূপকথাগুলি একত্র করে সহজ সরল স্থুন্দর অনুবাদে বইটি তোমাদের উপহার দেওয়া হয়েচে।

আমাদের দেশের কয়েকটি বাছাইকর। রূপকথ। তে। আছেই—তাছাড়া চীন, জাপান, ইংল্যণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মণী, আমেরিক। প্রভৃতি নানাদেশের রূপকথার রূপ পরিবেশন করা হয়েচে এ বইটিতে। ভারী স্থুন্দর নির্নাচন হয়েচে। নববর্ষে এ বইটি তোমাদের হাতে নেওয়া চাই-ই। বইর ছবিগুলিও হয়েচে জীবস্ত। ছাপাই বাঁধাই অনিন্দ্যস্থুন্দর।

এককথায় প্রাইজ বই।



পরিচালিকা—দিদিভাই

#### আমার মিষ্টি ভাইবোনেরা!

ফাঞুণ শেষ হয়ে এলো—বাজাস এখন অম মধুর। চৈত্র এসে গেল। বনপথ মৃকুলের ও লেবু ফুলের পদ্ধে ভরে উঠেছে—সে স্বরভি আমি কলিকাতায় ইট কাট ঘেরা নিতান্ত বাস্তবতার ভিতর পাচ্ছি—আমাদের ভক্ষণ হাদরের ভালবাসা ভরা মিষ্টি চিঠিগুলোর ভিতর। তোমাদের চিঠির দপ্থর খুলে বসে আজকের দিনটাঞে বেশ ভাল লাগছে—আর ভাল লাগছে তোমাদের। মন আমার ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমাদের চিঠির গহণ অরণো। কি করেছ তোমবা প্রামায় ভ্রিয়ে দেবার যোগাড় করেছ যে ভাই প্

তোমাদের স্বাইকে দলে বাঁধবার চেষ্টা চলছে জানো ? তার নিয়মাবলী অক্তন্ত প্রকাশ করা হলো।
একার তোমাদের চিঠির দপ্তর খুলি। এগুলি গতবারের—

#### শিবাণী সরকার ( কলিকাতা )

দিদিভাই! রংমশালের অন্যান্ত গ্রাহক গ্রাহিকার তুলনায় আমি বোধ হয় কিছু বড় হয়ে গেছি, তাই চিঠি লেখবার খুব ইচ্ছা হলেও লজ্জা এদে প্রতিবার বাধা দিচ্ছে আমার লেখনী বন্ধু চাই আমার বন্ধস ১৫ বছর; এই মার্চ্চ মাসে মা টিকুলেশন দেবো। কবিতা লিখতে ও পড়তে আমি খুব ভালবাসি আমার বন্ধনাথের কেবল কবিতাই নয় তাঁর ছোট গল্প ও নাটিকা আমার খুব ভাল লাগে। Autograph hunter ও বটে ! আমার শেখবার ইচ্ছাও আমার খুব আমার খুব আল

#### विकारभन्तु मत्रकातु ( ভाগলপুর )

দিদিভাই ! · · · · ভাষার কিন্তু লেখনা বন্ধু যোগাড় করে দিতে হবে । · · · · ভাষার বয়স তেরো, ভাষি রক্ষালালের প্রাক্তক, আমি ক্লাস IX এ পড়ি। ভাষার হবি দেশ বিদেশের Stamp জমান, ফটো তোলা, চকে,লেটের ছবি জমান ও কুপন দিয়ে জিনিস আনানো । · · · · · · ভাই বোনদের ভালবাসা জানাচিছ।



(Da, 1-00

#### সুৰ্পণা দেবী ( কলিকাতা )

দিদিভাই — ভারী ভর হচ্ছে তুমি আমার আর দবার মত আদর করে জেকে নেবে — আমি নিজে গ্রাহিকা নই, যে গ্রাহিকা আমি তার দিদিভাই আর তা ছাড়া আমি একজন রংমশালের মুম্ম পাঁঠিকা — এই দাবীর জোণেই তোমাকে একেবারে দিদিভাই করে নিলাম — জানো দিদিভাই, আমি অনেকৈর দিদিভাই কিন্তু আমার কোনও দিদিভাই কি মেজদি ছোড়দি নেই। এত মিষ্ট আদর ভরা ডাকগুলো আমি মোটেই ডাকতে পাই না — ভাবছি তুমি যদি আমার থেকে ছোট হও? তুমি তো ভোমার কথা কিছুই বলবে না তাই আমিই বলি — আমার বয়স সতেরো বছর, আমি ক্রেক্যারীতে I. A. দেবো। তুমি ভাই রংমশালের ভিতর দিয়ে জানও তুমি আমার চেয়ে বড় কিনা। নাহ'লে কেমন করে 'দিদিভাই' বলবো দ — আমার অজস্র সেহ ভালবাসা সকলের জন্ম পরিবেশন করে দিও রংমশালের পাতায় — ভাইবোনের নিবিড় সম্বন্ধটি রংমশালের পাতায় পাতায় প্রতিদিন পূর্ণতর হয়ে উঠুক — আমার অনেক ভালোবাসা তুমিও নিও॥ দিলীপ সিংহ (কলিকাতা)

প্রিয় দিনাই, আমি তোমায় অন্ত নামে সম্বোধন করলাম বলে কিছু মনে করোনা। আমার একজন দিনিভাই আছে। তেনিভাই ওবা এপ্রিল আমার ১২ বছর পূর্ণ হবে। আমি স্কটিশ চাচ্চ কলেজিয়েট স্বলের 3rd ক্লানে উঠলাম। আমি রংমশালের গ্রাহক—আমার হবি ডাক টিকিট জমান, ক্রিকেট থেলোয়াড় দের ছবি জমান আর নেকলেশ এর ছবি জমান। আমি আমাদের স্কলের স্বাউট ও একজন Bendileagues আমার দব চেয়ে প্রিয় থেলা হচ্ছে হকি ও ক্রিকেট। আমি ১৯৩৭ সালে All India Janbooreeতে গিয়েছিলাম। দেখানে সিংহলএ একজন লেখনী বন্ধু পেয়েছি। যদি কোনও গ্রাহক গ্রাহিকা বিলাত বা আমেরিকার লেখনী বন্ধু পেতে ইচ্ছা করে তাহলে যেন আমায় জানায়—আমি লেখণী বন্ধু পেতে হলে কি করতে হবে তা জানাবো। তালাম নিও।

#### বাঁশরী চট্টোপাধ্যায় ( কলিকাতা )

দিদিভাই, আমি রংমশালের পাঠিকা·····আমি এবার মাট্রিক দেবো, বাড়ীতেই পড়ি, বয়স পনেরো্… কল্পনা ও অঞ্জলির সঙ্গে ভাব করবার জন্ম আমি উৎস্কক···· আরও লেখণী বন্ধু করে দিও।····

#### অরুণ চন্দ্র মিত্র ( কলিকাতা )

দিদিভাই · · · · আমার সম্বন্ধে প্রথমেই বলে রাখি আমি রংমশালের গ্রাহক নই কাড়ীতে বই আসার অস্কবিধা বলে খুচরে। কিনে পড়ি · · · · বয়স ১৪ বছর, রাশ XIII এ পড়ি । টেটস্যান কেনজীলীগের আমি একজন মেম্বর ৷ · · · · · হবি বিশেষ কিছু নেই — খাঁধার য়মাধান করতে ভালব। দি, ক্রিকেট খেলা সম্বন্ধে আগ্রহ বেলী। প্রত্যেক ভাল খেলা দেখে থাকি এবং ঐ সম্বন্ধে কাগজের কাটিসে রাখি · · · · ·



#### মাষ্টার স্থশীল দাস (ভবানীপুর) গ্রাহক ৭৮৪

দিদিভাই, ..... আমাদের বাড়ীতে ছেলে মেয়েদের মাসিক বই প্রায় সব রকমই রাখা হয়, কিন্তু আমি সব থেকে এই রংমশাল কাগজকেই ভালবাসি ..... আমার মোটে একটি বোন আছে, কিন্তু তারও বিয়ে হয়ে গেছে—যাহোক এবার রংমশালের কল্যাণে কতকগুলি ভাই বোন পেলাম্ .... আমার আরতি বোন এবং আরও ত্'একজন ভাই বোন যে লিখিছেন তার। গাহক নয় কিন্তু রংমশাল ভালবাসে, তাদের আমি রংমশালের গ্রাহক হতে অন্থরোধ করি .....এতে আমাদের রংমশালেরই ভাল হবে। .... আমি চকোলেটের ছবি জমাই আমার হবি গান করা। আমি বালীগঞ্জ গ্রেণ্মেট স্ক্লে ক্লাস IX এ পড়ি।

#### মুকুল চন্দ্র সেন (বেহালা) গ্রাহক ৯৬২

দিনিভাই · · · · আমি নিশ্চিত জানি বন্ধু পাবই · · · · আমি ক্লাশ VIII এর ছাত্র, হবি ডাক টিকিট সংগ্রহ করা ও ভিটেকটিভ গল্প পঢ়া ও বাগা পোষা · · · · আমি আপনির চেয়ে তুমি বলতে ভালবাসি · · । রবীক্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ( অমৃতসর, পাঞ্জাব ) গ্রাহক ১০৩২

দিদিভাই · · · · এই বন্ধু বিহীন বিদেশে রংমশাল আমায় অনেক আনন্দ দিয়েছে · · এবার আমি বাংল।
দেশের ভাইবোনদের সাথে আলাপ করতে পারবে। ভামার পরিচয় দিই · · আমার বাবা অমৃতসরের উইভিং
কলেজের প্রিক্ষিপ্যাল। আমার বয়স ১৮ বংসর, কলিকান্ড। থেকে মাট্টিক পাশ করে এখানকার হিন্দু সভা
কলেজে পড়ছি। · · বাংলাদেশের ভাই বোনদের সাথে আলাপ করিয়ে দেন তবেই জানবো প্রকৃত
দিদিভাই · · · · ।

#### জীমৃত বাহন রায় ( কলিকাতা ) গ্রাহক নং ৬৩২

দিদিভাই আমার বয়স বারো বছর, আমার জন্ম তারিধ ১লা আষাঢ়, ১৩০২ সাল, আমি কলিকাত। স্থানীল চাচ্চ স্থলের ক্লাশ VII A তে পড়ি আমার ছোট তিনটি বোন আছে, আর ভাই নেই, " স্থেধর বিষয় এই যে বংমশালের জন্ম আরও ভাই বোন পেলাম " আমার হবি হলো ডাক টিকিট নেসেন্স্ সের ছবি আর ক্যাভবেরিজ চকোলেটের ছবি জমান আমি উপন্তাস, অ্যাডভেঞ্চার ও জীবনি পড়তে ভালবাসি আমার বাবা একজন চিত্রকর " আমায় লেখণী বন্ধু করে দিও "।

#### অজয় ঘোষ ( এলাহাবাদ ) গ্ৰাহক ৪৫৭

দিদিভাই ···· খাপনি জন্ম লিখতে বলেছেন, আমার জন্ম ৩রা নভেম্বর ১৯২৩ সালে। আমি এংলো বেশ্বলী ইন্টার মিডিয়েট কলেজের VIII ক্লাসের ছাত্র । · · · · ·

#### অভারের ঠাকুরমা ( এলাহাবাদ )

প্রিয় দিনিভাই, মামি রং শালের একজন নিয়মিত পাঠিকা, আমার বরদ ৬০ বংসর, আমার জন্ম ১৮৭০ সালে হ'রেছে । বংমশাল পড়িতে আমার ধূব ভাললাগে। আমি গর পড়িতে ধূব ভালবাসি, আর



> U88

ট ছোট ছেলে মেয়ের সংক্ষ করিতে আমার খুব ভাল লাগে, তারা আমার বন্ধুর মতন। আমার হবি ।র বোনরে প্যাটার্ণ সংগ্রহ করা, যদি কোন পাঠিকা নৃতন নৃতন প্যাটার্ণ জানেন তবে রংমশালে ছাপালে, নকার খুব উপকাব হবে, আমি ও খুব খুসী হবো। · · আমি নিশ্চয় তোমার চেয়ে খুব বড় হবো, অতএব লিখছি বলে, আশাকরি সেজক্ত কিছু মনে করিবেন। আমার শুভাশিষ ভানিবে।

না বিশ্বাস ( মীরাট ) গ্রাহিকা ১০২৪

দিদিভাই, সামা জক জীবনে সামাজিক বন্ধু আমাকে করতে হয় সেজন্ত আমার সঙ্গীর অভাব নেই… বল্পণী বন্ধুর লোভ সামলাতে পারলাম না, তাই লিখছি। আসাছে মাচেট (1938) আমি Matricula
া দেব। আমার বাবা মীরাট কলেজের অধ্যাপক আপনার সম্পূণ পরিচয় পাইনি সেইজন্ত আমার

গ পরিচয় দিলামনা ভাইবোনদের দিদিভাই এই পরিচয় যদি আপনার হয় তাহলে দিদিভাই এর ভাই

য আমাদের এই পারচয় কি যথেষ্ট নয় ?—

এই পর্যন্ত তোমাদের সব গতবারের চিঠি। এবারে যে সব চিঠি পেয়েছি সেও একটাও গেলো না তোবের জন্য। তোমরা আমার উপর সবাই অভিমান করবে জানি ভাই কিন্তু আমার উপায় কী বলো ? মরা অনেকে লিগেছ নিজেরা গ্রাহক নও—কেউ খুচরো কিনে পড় কেউ এমনি পড়—আরও লিগেছ জন প্রের্গ্রাহক ছিলে এখন ছোট ভাই এর নামে করেছ—তাহলে কি চিঠি লিখতে পারবে না ? দত্রে আমি বলি গ্রাহক নম্বরটা হজনের নামে করিয়ে নিলেই ভাল ২য়। আমি তোমাদের প্রত্যেককে ভাবে ভালবাসি কিন্তু সম্পাদক মশাইদের হতুম গ্রাহক না হলে উত্তর দেওয়া হবে না আমার উপায় মরাই যদি না কর তাহলে কি করে হবে । আমার উপর সব অভিমান করে চোথে জল আনলে আমি করি বলতো ভাই ? গতবার আমি বলেছিলাম যে এবারটা শুধু যারা গ্রাহক গ্রাহিকা নয় তাদের উত্তর ছি—কিন্তু স্থানাভাবে হয়নি বলে এবার সব উত্তর দিলাম।

শিবাণী বোনটা! তোমার লজ্জা কাটিয়ে ফেলেছ দেখে খু-উ-ব খুনী হয়েছি। এখন তো তোমার পরীক্ষা কট, খুব ব্যক্ত আছে নয় ? আছে। খুব ভাল করে পরীক্ষা দাও—এবং আমায় জানিও কেমন দিলে। মার পরীক্ষার পর 'লেগণী বন্ধু' করে দেবো ভাই।

বিকাশেন্দু! স্থানাভাবের জন্ম তোমাদের চিঠির উত্তর গতবার দিতে পারিনি, রাগ করবে না ভাই কেউ দারণ তোমরা সবাই আমার সমান। আশীধ নিও।

স্থাপথি দিছে! তোমাকে সভিয় আদর করে ভেকে নিয়েছি কিন্তু আমার উপর যে কি আদেশ আছে তা জান ভাই। রংমশাল ভোমাদের জন্যই স্কৃতরাং সে যাতে তোমাদের আনন্দ দিতে পারে তার ব্যবস্থা রা করবো। আমি তোমার চেয়ে বড় কিনা জিল্লাসা করেছ? কিন্তু তুমি অনেকের দিদিভাই হলে কী—দিদিভাই এরও দিদিভাই থাকে জান তো?

দিলীপ ভাই। তে.মার দিলাই ভাকটা মিট্ট কিন্ত আমার 'দিদিভাই' ছাড়া যে কিছু হবার উপায় নেই। মাদের স্বারই লেখণী বন্ধু করে দেব। প্রাহক নম্বর, জন্ম ভারিখ দিও।

#### চিঠির বা**ন্ধ** দিদিভাই



বাঁশরা বোশটা ! নামটা তোমার বেশ, হাতের লেখাটাও—যা চেয়েছ স্বই পাবে কিন্তু রংমশাল দল এ থে স্থাসতে হবে দিদি, না হলে স্থায়র তো উপায় নেই।

অক্লণ! তোমার সম্বন্ধ ঐ বাশরীদের মত কথাই বলি—তোমাদেব রংমশালকে ভালবাস তোমরা স্বতরাং তোমাদের ইচ্ছামত কাজ করবে ভাই—'দিদিভাই' তোমাদের সকলের জন্য।

**স্থানি তাই!** দেখছ তো মাণিক ভোমায় কত ভাই বোন করে দিলাম—কিন্তু তুমি আমায় কিছু দেবেন। বুঝি পুবেশ ভাল করে লেখা পড়া করো, জানো পু

শুকুল! তোমার ত্'টা চিঠিই পেয়েছি—মাগেই বলেছি কেন উত্তর দেওয়া হয়নি জাই। তোমরা স্বাই আমায় 'তুমি' বলে, সেটাই আমার লাগবে থব।

রবীন ! অমৃতসর ও বাড়ী থেকে তোমার হুটো চিঠি পেয়েছি। শেষ চিঠিতে তুমি আমায় এক ভীষণ অপবাদ দিয়েছ যে যারা নাকি লিখতে ভাল পারে আমি তাদের ভালবাসি। একথাটা কিন্তু মন্ত ভূল একথা কি ভোমার রংমশালের সব ভাই বোনদের অভিমত ? লক্ষ্মীভাই এধারণা তোমার কেমন করে হলো? কি লিখতে চাও লিখে পাঠিও সম্পাদক মশাইকে দেবো। রাগ করোনা, বুবেছ ?

ভীৰুত বাহন! তোমার নামটা বড্ড বড় হয়ে গেছে ভাই, ঐ সঙ্গে ডাক নামটী ও যোগ করো। লেখণী বন্ধ দেব।

আজন্ম ভাই ! তোমার চিঠি পড়ে আমার আনন্দ হয় কেন জানো ? ছোট্ট চিঠির ভিতর সব লেখে। সভাই ডুমি পুরস্কার যোগ্য। তা ছাড়া আমার দিক খেকেও স্থবিধা হয়।

ঠাকুরমা! (অজ্যের ঠাকুর মা) আপনাকে আমি সাদরে ডেকে নিচ্ছি। আপনার রংমশাল যে কত প্রিয় তার প্রমাণ আপনার চিটি। বোনার প্যাটার্ণ সম্বন্ধে এখানে বোধ হয় হ্ববিধা হবে না ওগুলো 'ভাবী গৃহিণীর বৈঠকের' পরিচালিকাকে স্থানাবো, আপনিও জানাবো। আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড় কি ছোট তাতো জানি না কারণ আমি যে 'দিদিভাই' এটা সকলেরই খাকে। আপনার শুভাশীষ গ্রহণ করেছি আপনি আমার নমন্তার নেবেন।

লীলা বোনটা! তোমার চিঠি পড়ে খুব হেসেছি—দিদিভাই এর ভাইবোন এ পরিচয় তোমাদের যথেই কিন্তু লেখণী বন্ধু পেতে গেলে দেটা তো সব নয় দিদি—দেই জন্যই এই ব্যবস্থা—আমার কথা লিখেছ—আমার সব চেয়ে বড় পরিচয় যে কংমশালের দলের দিদিভাই এ ছাড়া কিছু নেই।

তোমাদের চিঠির উত্তর দিলাম—এবার অরুণ বহু ও যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য কে তু একটা কথা জ্ঞানাছি।
যুগল! তুমি যে চিঠি সম্পাদক মশাইকে দিয়েছ সেটা দেখেছি—তুমি তে। দিদিভাইকে চিঠি দাওনি ভাই।
লেখনী বন্ধু পেতে হলে ও 'রঃমশালের দল' এর ভিতর আসতে হলে দিদিভাইকে চিঠি দিতে হয় আমি
আশাক্রি এবার তুমি লিখনে কেমন ?

আরুল ভাইটা! ভোষার ছটা চিটি এসেছে। আমার উপর অভিযান করে অত তৃঃথ করে কেন লিখেছ দাদামণি ? ভোমাদের সকলকে ভালবাসি আমি সমান ভাবে কিন্তু নির্মের ব্যতিক্রম করে সম্পাদক



I, 5088

াই এর উপর তো কথা চলবে না ভাই। আমি কি করবো ? এ ব্যবস্থা আমার তো ন্য তোমার। এর বাংসা তোমার উপর আমি দিলাম। স্লেহাশীবর্ণাদ নিও।

সুজাতা রক্ষিত! তোমার চিঠি পেয়েছি। অনেকে তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়—ঠিক সময়ে র লেখণী বন্ধু করে দেবো। আশাকরি তুমি ভাল আছে।

শ্যামল ভট্টাচার্য্য, জগদীশ দাস, লক্ষ্মী ঘোষ, মাণিক বস্ত্ব, উন্মিলা সেন, কামাধ্যা চন্দ্র বল, তক্ষণ শহর চড়ী, গৌরাক চেটাধুরী, সাধনা সরকার, ক্ষিভিন্দ্র নাথ রায়, শচীপ্র নাথ রায়, শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, বপ্রসাদ সেন, বিনয় চন্দ্র, উমা রাণী রায়, রমা সেনগুপ্তা, কল্পনা অঞ্চলি আচার্য্য, প্রতিভা রায়, পরিমল চন্দ্র কার, নিশানাথ দাসগুপ্ত, বকুল সেন, অনস্ত কুমার সিংহ, বিশ্বনাথ লাহিড়ী, অজিত কুমার মুখোপাধ্যায়, রতন বার রায়, অনিল ভূষণ দত্ত, নন্দিনী, হৃষিকেশ, স্থরমা ও সমর, কমলা দাস, তৈয়েবর রহমান,—তোমাদের চিঠির উত্তর পরের বার যাবে। তোমরা সকলে আমার স্বেহ ভালবাসা নিও। ইতি—

প্রীতিপ্রয়াসী-

তোমাদের—



#### – বিশেষ দ্ৰপ্তবা –

যে সব গ্রাহক গ্রাহিকাদের চাঁদা চৈত্র মাস অবধি দেওয়া আছে, পরের রংমশালের জন্ম তাঁদের আমরা অবিলম্বে চাঁদা পাঠিয়ে দিতে অনুরোধ করছি। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠান স্থবিধা। ৩০শে চৈত্রর মধ্যে যাঁদের চাঁদা আমরা পাবো না—তাঁদের নিকট বৈশাথের রংমশাল 'ভি পি' তে যাবে। যাঁরা বৈশাথ থেকে রংমশালের গ্রাহক থাকতে চান না, তাঁরা যেন অবিলম্বে সে কথা আমাদের জ্ঞানান। ভি পি যেন কেউ না ফেরং দেন, তাতে আমাদের অত্যন্ত ক্ষতি হয়।



#### সাহিত্য সাধক শর্ৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে

সাহিত্য সামাজ্যের উপক্যাস সমাট শ্রীশরং চন্দ্র চট্টোপাধায়ে আজ আর ইহলোকে নাই! কিন্তু তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজি বাঙ্গলার এমন কি সমগ্র ভারতের নরনারীর চিত্ত জয় করিয়া রহিল। তাঁহার প্রস্থানে বাঙ্গলার ঘরে ঘরে শোকের চিহ্ন কেন ? কারণ তিনি মানব জাতিকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "টাকায় কিছু হয় না, নামেও কিছু হয় না, যশেও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়।"

শরংচন্দ্রের বাল্য জীবন দারিন্দ্র ও নানাবিধ বিদ্বের মধ্যে অভিবাহিত হয়। তাঁহার তিন ভ্রাভার মধ্যে ইনিই জ্যেষ্ঠ। মধ্যম ভ্রাভা স্বর্গীয় স্বামী বেদানন্দ প্রথম জীবনেই সন্মাসী হন। কনিষ্ঠ ভ্রাভা শ্রীপ্রবাশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শরংচন্দ্রের শেষ কাজ সমাধা করেন শরংচন্দ্র মনোযোগী ছাত্র ছিলেন। তিনি এফ, এ, পর্যান্ত পড়িয়াছিলেন; কিন্তু পরীক্ষা দিয়া উঠিতে পারেন নাই। বিশ্ববিত্যালয়ের পাঠ এখানেই শেষ করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে কপর্দ্দকহীন অবস্থায় রেঙ্গুন চলিয়া যান ও অনেক চেষ্টার পর সেখানে কাজ পান। কিন্তু স্বাধীন চেভার মন কি কাহারও অধীনে কাজ করিতে চায় ? তিনি সাহিত্য সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ১৩৩৯ সনের ৩১ ভাদ্র শরংচন্দ্রের সপ্ত পঞ্চাশং জন্ম দিবসে তাহাকে অভিনন্দিত করিবার জন্ম তাঁহার গুণ মৃদ্ধ দেশবাসী "শরংবন্দনার" আয়োজন করিয়াছিলেন। ১৯২৫ সালে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কানপুর অধিবেশনের তিনি সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় তাঁহাকে "জ্বগোত্তারিণী স্বর্ব পদক" দ্বারা সম্মানিত করেন, রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই এই সম্মানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। গত বংসর ঢাকা বিশ্ববিত্যালয় তাঁহাকে "Doctor of literature" উপাধি দেন।



শরংচন্দ্র জীবনে যাহ। উপার্জ্জন করিয়াছিলেন দরিদ্রের সেবায় তিনি দান করিতেন। । চেন্দ্রের সমস্ত উপত্যাস এখনও পড়ি নাই। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয় অনুমোদিত "বিন্দুর লে" নামক পুস্তকের 'রামের সুমতি' গল্পটী পড়িয়াছিলাম। উহাতে সহজ সরল ভাষায় একটী মের দৃশ্ব্য অন্ধিত হইয়াছে। গ্রামটীর সমস্ত ঘটনাগুলি ফিল্মের মত আমাদের সন্মুখে সিতেছে। শরংচন্দ্র মাছ ধরিতে এবং বাঁশী বাজাইতে খুব ভালবাসিতেন। শরংচন্দ্র যে কেবল তুবের তুঃখ কপ্তে বাথিত হইতেন তাহা নহে, সমস্ত জীব জন্তুর উপেরেও তাঁহার টান ছিল। হার "ভেলু" নামে একটী দেশী কুকুর ছিল। শরংচন্দ্র উহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। দুখ করিয়া 'ভেলু' যখন মারা গেল তখন তিনি কাঁদিতে থাকেন।

মাত্র ১৬ বংসর বয়সে শরংচন্দ্র "কাশীনাথ" ও "বাল ও শিশু" লেখেন। ১৯১১ সালে নি "রামের স্থমতি" "চন্দ্রনাথ ও "বিন্দুর ছেলে" রচনা করেন। ইহা ছাড়া তিনি আরও নেক বড় বই লিখিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি শিশু সাহিত্যের উপযোগী কয়েকটি ছোট গল্প থিয়াছিলেন তাহা শীঘ্রই পুস্তকাগারে বাহির হইবে। শরংচন্দ্র বাঙ্গলা ভাষার উন্নতির জন্ম গণপণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বঙ্গমাতা তাঁহার সুসন্তানকে হারাইলেন, দরিদ্রগণ দুকে হারাইলেন, আর আমরা হারাইলাম আমাদের কোমল প্রকৃতি, নিরভিমান জ্যেষ্ঠ প্রাতাকে।

🔊 বিমল বিলাস পাল।

# বড় ও ছোট

কঁড়িকে ডাকিয়া কহে এক ফোটা ফুল,
"রূপে গুণে আমি তোর চেয়ে ঢের বড়ো;
রূপহীণ তুই তাতে নাহি কোন ভুল,
চারিধারে তোর হয় নাকো অলি জড়ো।"

কুঁড়ি বলে. "ভাই, জেনো তবে এর সাথে ছোট আছি বটে যাইনিকো আমি ভূলে, ফুটে কুঁড়ি থেকে উঠেছ যে তুমি সাথে—
অর্থটি এর লেখা আছে তব মূলে॥"

শ্ৰীয়্চীথন সেন গুপ্ত

গ্রাঃ নং ১৭১



## কেন ভাল লাগে?

( মাঘ মাসের পুরস্কার প্রতিযোগিতা সম্পর্কে )

#### ক্লপকথা-

খুব ছোট বেলায় যখন একট একট বুঝতাম তখন থেকেই আমার গল্পের একটা নেশা ছিল। নিজে তখন অ আ শিখিনি তাই আব্দার ধরতাম নিষ্কর্মা ঠাকুমার কাছে। ঠাকুমা চোর-ডাকাত, ভূতের বা হাসির গল্প বলতেন না। গল্প আরম্ভ করতে বললেই, তিনি আবম্ভ করতেন, 'এক যে রাজা.......' তারপর গাছের গোড়ার মত একই জ্ঞায়গা থেকে আরম্ভ করে যে কত গল্প বলতেন তার ঠিক নেই! এগুলো স্বপ্নের মত আমার চোথের সামনে ভাসে। যখন আনেক ছোট ছিলাম মনে আছে—কাঠের ঘোড়ায় চেপে একটা গাছের ডাল নিয়ে আমার রাজপুত্র হবার ইচ্ছে হত! ভাবি, কে এই সরস স্থানর রাপকথা আবিস্কার করেছে? আমার মনে হয়, রূপকথা বোধহয় স্বর্গ থেকে ঠাকুমাদের কাছে নেমে এসেছে। এসব কোন মানুবের তৈরী নয়। মানুবের তৈরী কি কখনও অত স্থানর হয়?

#### ত্রীত্রক্রণ কুমার রায় (গ্রা: নং ৯৮১)

সবচেয়ে ভাল লাগে আমার রূপকথা। তার প্রথম কারণ, দিনের সাথে সাথে পা
মিলিয়ে চলতে চলতে শিশু হয় যুবক, যুবক হয় প্রৌঢ়, প্রৌঢ় হয় বৃদ্ধ, শিশুমন কিন্তু হারায়
না, আর এই চিরশিশুমন অমর বলেই রূপকথা আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই ভাললাগে।
ক্লপকথায় যেন বিশ্বের সকল আনন্দ, শিশুমনের সকল সৌন্দর্য্য লুকিয়ে রয়েছে। তেপান্তরের
মাঠ, বন্দিনী রাজকন্তা, জীবন মারণ কার্ফি, রাজপুত্র—অন্ত কোন অরূপ কথায় এদের একত্র
জমায়েৎ হবার অধিকার বা আদেশ নেই যেন। রূপকথা ফুরোয় না, তার স্থর মনের কোণ
থেকে কখনও হারায় না।

#### উপস্থাস-

যখন থেকে গল্প পড়তে নিখেছি, উপন্যাস বিশেষ করে এ্যাডভেঞ্চার আমার এক অভূত নেশায় মাতিয়ে তুলেছে। কয়েকঘন্টার জন্ম আমি যেন এক তুতন কল্পনা রাজ্যে ঘুরে বেড়াই, মনের মধ্যে তুতন কল্পনা জেগে ওঠে। মনে হয় আমি যখন বড় হব, কত না রহস্মজনক ঘটনার রহস্ম উদ্ঘাটন করব, কত অসমসাহসিক কাজ করে জগতে নাম রেখে যাবো, কত নতুন বৈজ্ঞানিক উপায় আবিদ্ধার করে জগতে মুতন আলোর শিখা আলিয়ে দেবো। জগতের লোকেরা হয়ত আমার নিজের জীবনেন এ্যাডভেঞ্চার নিয়েই পড়তে বসে যাবে।

প্রীত্যলক ঘোষ (গ্রা: নং ৯৭৬)



অসাধারণত্বের নেশা বোধহয় সকল মানুষের মধ্যেই আছে। আদিম যুগ থেকেই তি দেবী তাঁর প্রিয় সন্তানদের মধ্যে একটা তীব্র আকাষ্মা জ্ঞাগিয়ে দিয়েছেন, যার ফলে চায় কেবল নতুন একটা কিছু যা সাধারণের বাস্তবতার গণ্ডী ছাড়িয়ে বহু বহু উর্দ্ধে উঠেছে। অপরিমিত প্রবল কল্পনার আগ্রহের ফলেই বর্ত্তমান সভ্যতা আর বিজ্ঞানের এই ক্রুতগতি। উপস্থাসে একটা বৈজ্ঞানিক কল্পনা, যার মধ্যে কল্পনা বিলাসী চিরস্তন পিপাসী মন রয়েছে, ত স্থদক্ষ শিল্পীর যাত্যস্পর্শে মানুষের কল্পনা বিলাসী মন রাশ ছেঁড়া ঘোড়ার মত ছুটে যায় উপস্থাস আমার থুব ভাললাগে।

**শ্রীকামাক্ষা চন্দ্র বল (গ্রা: নং ৮০৩)** 

#### বন্ধ-

কোন জিনিষ কেন ভাললাগে, এই প্রশ্নের উত্তর কোন মানুষ আজ পর্যাস্থ সঠিক দিতে রে নি। আমার সম্বন্ধে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমার এই ভাল লাগার মূলে এছে—আমার সবকিছু জানার কৌতুহলী মন আর বর্ত্তমান জগং। পৃথিবীতে মানুষ অনেক ছু জানবার জন্য প্রতিনিয়ত অনুসন্ধান করছে। এই সব জানতে প্রবন্ধই আমাদের সবচেয়ে হায্য দেয়। তাই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে প্রবন্ধ পড়তে, বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ সহজ সরল ভাষায় লেখা সেই সব প্রবন্ধ।

ত্রীদেবেনাথন্দু মণ্ডল বর্মণ (গ্রা: নং ৪৯২)

#### াবনী-

আমার সবচেয়ে ভাল লাগে জীবন চরিত পড়তে। যাঁরা এই মর্ত্তা লোক থেকে চলে য়েও অমর হয়ে রয়েছেন, তাঁদের মত হয়ে জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি রাখতে হলে, সে সব াস্বীদের জীবন কাহিনীর সাথে পরিচিত হতে হয়। জীবন চরিত যেমন অশেষ আনন্দ দানরে তেমনি উপকারও করে অনেক। আমরা জানতে পারি কেমন করে মহৎ লোকেরা বিন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়ে জয়ী হয়েছিলেন। তাঁরা কত বাধা বিপত্তি ভূচ্ছ করে কেমন করে গ্রসর হয়েছিলেন। জীবন চরিতকে একজন নির্বাক শিক্ষকের সাথে ভূলনা করা যেতে।রে। জীবন চরিত পাঠ করতে করতে আমাদেরও মহৎ হবার একটা অদম্য স্পৃহা

প্রীঅধীরচক্র রাহ্ম চৌধুরী (গ্রা: নং ৬৬১)

# उपयास ज्ल

দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মানুষের স্বভাব—মানুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই এ লা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইন্যাদি ছেঁটে কেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলী হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্ম ভাবতে শিথি, একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তৃত হয়।

এতখানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে আছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করেছি—ব্লং মশালৈ দলে।

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জ্বন্থে যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা স্বাই এক দলের। দলের বীজ সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যথন প্রথম বেরোয় তথন তার নাম সম্বন্ধে যা বল! হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল ত্যালন্দ্দ আর ত্যাতেশা। রংমশাল দলেরও আদর্শ পরস্পারের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পারের মধ্যে শ্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ে দরকার হয় সেই জন্মে রংমশাল দলের ব্যাক্ত হবে 'মস্পালন'। স্থন্দর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাক্তটি তৈরী হয়েছে তোমাদের জন্ম; ক্রুচের মত ব্যবহার করবে তোমাদের পোষাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায়



রংমশাল দলের "ব্যাক্ত"

# নিয়মাবলী

- (১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জ্বেত্য কোন আলাদা চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাজ পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে!
- (২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিথ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।
- (৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।
- (৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ বে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।
- (৫) সমিতির সভা বা সভাা হতে গেলে অভিভাবকের অমুমতি দরকার। সেজনা কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।
- (৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, 'দিদিভাই' C/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।
- সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অক্ত কোনও ব্যাপার -- 'দিদিভাই' এর ইচ্ছাধীন।
- (৮) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।
- (৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর সবার উপর সমান দৃষ্টি থাকবে।
- (১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। यार्पत वयम वारता वहरतत नीरह जारमत क्या विरमय श्रृतकारतत वावसा थाकरव।

| রংমশাল দল                             |                         |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|--|--|
| কুপন                                  |                         |  |  |
| नाम                                   | গাঃ নং                  |  |  |
| জন্ম তারিশসুল বা কলেজ, শ্রেণী         |                         |  |  |
| পিতা বা অভিভাবকের নাম ( তাঁর বাক্ষর ) |                         |  |  |
| ঠিকানা                                |                         |  |  |
|                                       |                         |  |  |
| লেখনী বন্ধু চাই কিনা                  |                         |  |  |
| ,                                     |                         |  |  |
| हर्षि (Ht bby)                        | *********************** |  |  |

# পৌষ মাসের প্রতিযোগিতার

ছোটদের মধ্যে প্রথম-

শিপ্রা সরকার, বয়স ৬ বছর ৮ মাস। গ্রাঃ নং ৭৯৪, কলিকাতা।

গল্পের নাম -- কর্ণ ও কুন্তীর কথা।

বড়দের মধ্যে প্রথম---

পবিত্র গুপু, বয়স ১৪ বছর। গ্রাঃ নং ৯১১, পাটনা।

গল্পের নাম—'শবরীর প্রতীকা'।

পুরস্কার প্রাপ্ত এই গল্প ছটি ভবিষ্যতে রংমশালের কোন সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। পুরস্কার দেওয়া হবে বৈশাখ মাসে।

# মাঘ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রতিযোগিতায় নীচের লিপ্টের সঙ্গে যাদের সবচেয়ে মিল হয়েছে তাদের মধ্যে হয়েছেন—

পুরস্কারগুলি ভাগ করে দেওয়া হবে

যে সব গ্রাহক গ্রাহিকা প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের ভোটে এই গুলি শ্রেষ্ঠ :—

| উপক্যাস —                          | পৃথিবী ছাড়িয়ে         |               |                |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| রূপকথা — বুমন্ত পুরীর র<br>কাজল জল | ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্তা   | )             | ভাইটামিন       |
|                                    | কাজল জল                 | नांग्रेक —    | मिमि           |
| į                                  | খেয়ার মাঝি লক্ষীনাথ    | প্রবন্ধ       | জেপেলীন        |
| গল্প — { হ                         | হলধর ও ইন্দ্র সেন       | জীবনী         | কামাল পাশা     |
|                                    | C. Later of North Order | ভ্ৰমণ কাহিনী— | রামটেক ও থিওসী |
|                                    |                         | •             |                |

কবিতা সম্বন্ধে নানা মত ভেদ হয়েছে। এইগুলি সাধারণতঃ গ্রাহকগ্রাহিকাদের প্রছন্দ হয়েছে:—

বাড়া তৈরী; রেলগাড়ী; মাটির স্বর্গ; কেলেছারী; নাচের কবিতা; খুকুর পুতৃল; কিচ্চু না; কাজের ভাগ: ভে:লার কাণ্ড; গরমিল; বন্তীচৌবে।

এই প্রতিযোগিতা সম্পর্কে—'কেন ভাল লাগে' করেকটি রচনা আমরা রংমশাল বৈঠকে প্রকাশ করলাম।





# ("উল্টা বুঝ্লি" ছবি)

কি হচ্ছে ? নীচে কয়েকটি হেঁয়ালি ছবি দেওয়া হয়েছে। কোন্টিতে কি বোঝাচ্ছে বলতো ? উত্তরগুলি 'চলিত কথায়' দিতে হবে।

উদাহরণ স্বরুপ, পাশের ছবিটিতে দেখান হয়েছে "কানে তালা লেগেছে"। কিছু শুনতে না পেলে আমরা এরূপ চলিত কথা ব্যবহার করি।







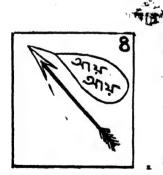





# —গত মাসের ধাধার উত্তর—

। অপকার ; বিকার ২। কারণ ৩। আকার ৪। কারক ৫। ঝন্ধার ৬। কারখানা ৭। কারবার ৮। কারা ; কারাগার ; প্রাকার ৯। অলস্কার

# গত মাদের উত্তর দাতাদের নাস

নিভূ ল উত্তরদাতাদের নাম:--

কুমারী শ্বভিশ্বায়, (শিলচর); প্রকৃত্ত কুমার সাক্ষী, (ভবানীপুর); জগদিন্ত নাথ রায়, (ভবানীপুর); বীরেন্দ্র কিশোর বাসগুর, মহজেন্ ও পূর্ণেন্দু দত্ত মন্ত্রমদার, (বাজিত পুর); অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, (পাবনা); বঙ্টিধন সেনগুর, (শালকিয়া); অজত কুমার মুখোপাধ্যায়, (ভবানীপুর); প্রশান্ত ও অনন্ত কুমার সিংহ; (ভামবাজার); অরুণ কুমার বহু ও ওভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, (পাটনা); রবীর্দ্র নাথ শেঠ (জলকাতা); পিয়, মিয়ু ও বাবলা, (কলিকাতা); হাইকেশ, মাথম, মহু ও নিবারণ, (জাইটি); কার্মাল্য চক্র বল, (ভালটনগঞ্জ); অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা); উমা, বেলা ও বেরী, (জ্বানীপুর), ক্রান্থ মুখাজি, (জলপাইগুড়ি); দেবেক্রনাথ মণ্ডল, (শালথিয়া); পরেশ চন্দ্র মাইভি (জ্বানীপুর); ক্রিনাথ মুখাজি, (বালিগঞ্জ); সাধনা, অর্চনা, গোপাল, াখাল, (বাইলাটি); অমর রাখ বন্দ্যোপান্তায়, বিনানীপুর)।

ীবাদের একটি মাত্র ভূল হইয়াছে :—

কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জি, (ভামবাজাব); স্থলাতা রক্ষিত, (নাইনিতাল); যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভ্রমনীপুর); গচীন্দ্র নাথ রায়, (হাওড়া); কুমারী প্রীভন্সী বন্দ্যোপাধ্যায়, ও জ্যোতির্দ্য ম্থোপাধ্যায়, (বাকিপুর); করনা ও অঞ্চলি আচার্য্য, (নাগপুর); কনকেন্দু ভট্টাচার্য্য, (পাটনা); অমলা চাটার্জি, (ভ্রমনীপুর); স্বিমল বস্থ ও রেণুকণা বস্থ, (বাগেরহাট); ভ্রামল, অমল, চূণী, ফটিক ও শচীন, (জুড়িগ্রাম); সাবি, তুর্গা লন্ধী, রেণু, করুণা গীতি, করনা, গোপাল, বেবী, সতী ও রথীক্র মৈত্র, (রাজনাহী); রমেশ চন্দ্র রায়, (বনাইগড়); নুপেন্দ্র নাথ ও ইলা সেন, (বহুবাজার); অশোক কুমার সুব্ধাপাধ্যার, (কলিকাতা); অরুণ কুমার রায়, (ভ্রমনিপুর); প্রশান্ত কুমার ঘোষ, (ধ্বড়ী); শিব প্রসার দেন, (নিউ দিলী); ক্ষিতীক্র নাথ রায়, (কুড়িগ্রাম); খীরেন্দ্র কুমার সরকার, (ঢাকা)।

এ মাসের রংমশালে গোড়ায় এবার যে রঙীন ছবিটি "স্মন্থের দেশে"—তোমরা দেখুর, এই ছবিটির বিষয় নিয়ে একটি সুন্দর ছোট্ট কবিতা রচনা করা যায়! এবারের প্রতিষোগিতা দেওয়া হল তাই—এ ছবিটির বিষয় নিয়ে তোমাদের একটি সুন্দর কবিতা রচনা করতে হবে। কবিতাটি রংমশালের একপাতা বা হ'পাতার বেশী বড় যেন না হয়। প্রাহক-গ্রাহিকা ও যে সমস্ত পাঠক পাঠকরা এজেন্টের নাম দিতে পারবেন, তাঁরা সকলেই এ প্রতিযোগিতায় যেগি দিতে পারবেন। এই কবিতা প্রতিযোগিতায় হুটি পুরস্কার আছে।, একটি বার বছরের নীচে ঘাদের বয়স তাদের জন্ম আরু একটি যাদের বয়স বারো বছরের ওপর। নীচে আমরা একটি কুপন দিলাম, কুপনটি ভর্ত্তি করে কবিতার সঙ্গে রংমশাল কার্য্যালয়ে পাঁঠাতে হবে। পাঠাবার শেষ দিন ২৬ গোঁ চেক্র, ১৩৪৪।

| কুপুন<br>পুরস্কার প্রতিযোগিতা |                 |                       |    |                       |       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----|-----------------------|-------|
| नाग                           |                 |                       | 47 | । हरू नः<br>। ८६७ नाम | ••••• |
| বৰ্ষস<br>পিতা বা              | <b>অবিভাবকে</b> | র নামের স্বাক্ষর····· |    |                       | ••••• |

### রুং মশাল-

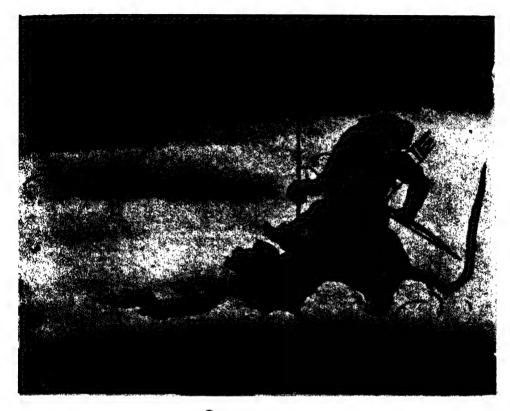

শ্রীগণেশায় নমঃ শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের পৌজত্যে





## 'হাসির কথা নয়'

প্রীরবীশ্রনাথ ঠাকুর

বালিশ নেই সে ঘুমোতে যায় মাথার নিচে ই'ট দিয়ে।

কাঁথা নেই, সে পড়ে থাকে

রোদের দিকে পিঠ দিয়ে!

শশুর বাড়ি নেমন্তর,

ভাড়াভাড়ি ভারি জন্ম

ছেঁড়া গামছা পরেছে সে

ভিনটে চারটে গি ঠ দিয়ে।

ভাঙা ছাতার বাঁটখানাতে ছড়ি করে চায় বানাতে,

রোদে মাথা স্থন্থ করে

ঠাণ্ডা জনের ছিট দিয়ে। হাসির কথা নয় এ মোটে, খেঁক শেয়ালিই হেসে ওঠে যখন রাতে পথ করে সে হভভাগার ভিট দিয়ে॥



# বাদশাহী গল্প

### শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর

বাদোশাবাবু বল্লেন—"দাদামশা, ভূতপত্রীর দেশ দেখা শেষ করে কোথায় গেলে ?"

- —"গেলেম একটা জায়গায়!"
- —"কিসে গেলে ? পাল্কিতে ?"
- —"না !"
- ---"রেল গাড়ীতে ?"
- —"레!"
- —"পায়ে হেঁটে ?"
- —"না !"
- —"ইষ্টিমারে? মটোরে? উড়োজাহাজে?"
- --레 ?"
- —"ভবে ?"
- —"শোন বলি—

'জলপথ, স্থলপথ, আকাশপথ—এইতো তিনটা জলেতে চলি সাঁতার কাটি থলেতে চলি ধরে লাঠি আকাশ পথে স্বপ্নে হাঁটি তবু ছাড়েনা বিপদ আপদ সঙ্গে লেগে আছেই



## — কোথাও একটা যাবার চিস্তা !' কোথায় যাই, কিসে যাই—এই ভাবছি সারা দিনটা !"

- —"একট। কাঠের ঘোড়া কিনে বেরিয়ে পড়লে না কেন দাদামশা ? কিন্তা মশার পিঠে চড়ে ?"
  - "গিয়েছিলেম মশার পিঠে চাপতে; সেটা বল্লে—
    'তোমার ঐ গজগিরি দেহ গুরুভার
    সাধ্য নাই বহা ক্ষুদ্র মশার
    কিন্তা যুদ্ধ ঘোড়ার
    জল-পী-পী কাঠের ঘোড়া তো কোন ছার!'

গেলেম আলিপুরের চিড়িয়াখানায়। সেখানে উটপাখীকে বল্লেম,—

—'আমাকে একবার ঘুরিয়ে আনতে পারো ?'

সে বল্লে—'রোজ তিন মোণ করে লোহার পিরেক যদি খাওয়াতে পারো তো রাজি গাছি!'

সোনার সঙ্গে সমান দরে বিকোচ্ছে বাজারে লোহা জেনে উটপাখীর আশা ছাড়লেম। উট বল্লে—'যদি আলু-কাবুলি আর আলুবোখারা খাওয়াতে পারো সাড়ে বত্রিশ সের করে ছবেলা, তো এসে। নয় তো যাও' বলে ডাঙার জাহাজ—সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলো। বন মানুষ্টা নীচের সোঁট উল্টিয়ে আমাকে ভেংচে দিলে। হাতি গজদাত বার করে হেলে ছলে হাসতে থাকলো—নীরব হাসি!

জ্ঞানোরারদের খোদামোদ করতে ঘেরা ধরলো। তথন মনের ত্থে ঘরে এসে নিজের চৌকিতে একটু জিরোতে বদলেম,—ছারপোকার ভয়ে পুরোনো আদনখানা পেতে।"

- --- "এইবার বুঝেছি, দাদামশা ছারপোকার পিঠে চড়ে চল্লে!"
- "ঠিক ধরেছ, বাদশাবাবু, এতক্ষণে ঠিক ধরেছ! বার হলেম ছারপোকার পিঠে— 'আফুন বস্থন' লেখা আসন পেতে।"
  - —"তখন কি হল ?"
  - —"এই মনে হচ্ছে ভাসছি জলে

এই বোধ হচ্ছে যাচ্ছি থলে

—গ্রাম হতে গ্রামান্তরে;

পরেই মনে হচ্ছে—গরু গাধা ছাগল ভেড়া হাঁস মুর্গি



তাদের সঙ্গে চড়ছি, আবার উড়ছি একস্তরে। বন হতে বনাস্তরে—দিক হতে দিগস্তরে।

পথের পন্থি এমনি বোধ করছি যেন—
মাছরাঙা হয়ে মাছ গিলছি—হঠাৎ কাঁটা বেধেছে গলে!
অমনি "অবাক" বলে, আসন ফেলে দিয়েছি এক লাফ—চৌকি ছেড়ে!"

- —"এরে দাদামশায়কে ছাংপোকা কামড়িয়েছে <u>!</u>"
- —"আরে না ভাই না, হাসি না—শোননা বলি— জ্বো দেখি অস্ধকারে ভুনেশ্বরের মাঠে চকাচোঁও লেগে দাঁড়িয়ে গেছি! চেয়ে দেখছি—

'আধার পরে চাঁদের কলা কতক কালো কতক ধলা। উত্তরে উঁচা দক্ষিণে কাৎ মেঘ একখানা বিরাট

—কোন দেশ হতে আসছে, কোথায় যাচ্ছে কিছু যায়না বলা।

গুন্তিঘর একটা তারি তলায় তেলকালি পড়া বেজায় সেটার চূড়ায় পেটা লোহার ভুষুণ্ডি কাক

- —এক পা তুলে বুড়োমানুষকে দেখাচ্ছে কলা।"
- —"গুন্তিঘর কারে বলে দাদা শায় ?"
- —"কে জ্বানে ভাই দেখে মনে হলো সেটা গুন্থিঘর।
  'কে জ্বানে ভূংখানা কি গুন্থিঘর
  ধাঁচাখানা

খাঁচাপানা

কোন লুপ্ত যুগের গুপ্ত কৃষ্টির দিচ্ছে খবর বারন্দা দিচ্ছে গান্ধার শিল্পের গন্ধ মোর্য্য শিল্পের শোর্য্য বোঝাচ্ছে সারি সারি জানালা দরজা আঁটসাঁট বন্ধ।

অলিন্দে বারেন্দ্র শিল্পের সারি সারি কবন্ধ



মাথার জম্মে অপেক্ষা করছে একটানা
সদর দোরে পাল রাজাদের পান্ধি আছে পড়ে একখানা।'
—কোথায় এলেম কিছু ঠিক নাই
মনে ভাবছি আগাই না পিছাই।

এমন সময় নাক কাটা ছই মূর্ত্তি এসে হাজির। খোনা খোনা নাকি স্থারে বলে—'এই অবু কবু, নমস্কার। কেমন আছেন ?'"

বলেই ত্রজনে গীত ধরলেন-

'ভালো আছেন তো ? ভালো আছেন তো ?
দেখছি কাহিল নিভান্ত ;
মন প্রাণ ভো—আছে শান্ত ?
চিন্তে পারছেন তো ?
উপদেব উপাধ্যায়, প্রভূত সামন্ত
ভূতখানার কিউরেটার ও তাঁ আসিষ্টান্ত !'

দেখি একটা কিছু জবাব না দিলে অশিষ্টতা হয়, বল্লেম—'ভালো আর কি ? যেতে তে রয়ে গেছি। প্রায় হয়েছে প্রাণাস্ত ; কই মশায়দের স্মরণ হয়না তো !'"

> — 'কি আশ্চর্যা! কত কালের ফ্রেনশিপ্ একদম মেমারি সিপু !

আমরা কিন্তু ধরেছি ঠিক। আপনি অবনীবাবু না হয়ে যাননা! শিল্প-প্রাণ শিল্পিপ্রেদান ল্লাচার্য্য আমরা আপনার—'বলেই তুই প্রভূতে আমার তুই হাত ধরে টেনে নিয়ে চল্লো।

আমি ভাবছি যাচ্ছি কি যাচ্ছিন। তারা বলছে—'চলেন চলেন, চলেন, দেখবেন লন—আমাদের ভূংখানার অদ্ভুত কলেকসন্টা!'

প্রভূত বল্লেন—

'ভূং খানাটি ভূনেশ্বরের পরগণার ভভারতের অধুনালুগু কৃষ্টির রত্ন সমষ্টির বল্লেও চলে একটি বিশেষ রত্নভাণ্ডার।'



উপদেব বল্লেন-

'এখান থেকে দেখেন ধাঁচাখানা বাড়িটার সত্যি বলেন, কেমন লাগছে আপনার গু

আমি আর কি বলি! মুথে এলো—'ভূতগত ব্যাপার' সামলে বল্লেম '—চমংকার!
চৌকোস যেন লখিন্দরের মাঞ্জামটা লোহার
গম্বুজটি যেন মাহেঞ্জোদাঁড়োর তিজেল হাঁড়ি
তোরণ মকরটি যেন পোড়া মংস্থাটি নলবাজার!'
—'বলেন তো পরিকল্পনাটি কার
সারা বাড়ীখানার?

দেখি ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে ভূয়োদর্শন কতদূর এগিয়েছে আপনার ?' আমি তখন ভূয়োদর্শন করব কি, চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

একবার মনে হলে। বলে ফেলি —'ধীমান বিট্পালং এর।' কিন্তু কি জানি করে কপাল ঠকে বল্লেম—'শ্যাম মিস্তিরীর কাম্বোডিয়ার!'

উপদেব একট্থানি হেসে বল্লেন, নিজের বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে—'আমার !' প্রভূত বল্লেন—'চলেন, ভিতরটা দেখেন একযার !'

খট্ করে একটা তালা খোলার শব্দ হলো। কালচিটে নিবিড়ান্ধকার ভেদ করে, ভিতরে ঢুকে দেখে, ফিকে ফিকে তিমির সঞ্চার! ডাইনে বাঁয়ে ভূৎখানার তুই মহাপ্রভূতে লিষ্টি ধরে দেখিয়ে চল্লেন। আমিও দেখে চল্লেম।

- —'শেষু নাগবংশীদের সিল্—ভারলাগ্ ওষ্টাইরিন হতে সংগ্রহ করা !'
- —'কালিদাসের ঘোঁটন কালির একটুকরো!'

আমি বল্লেম—'বর্ণচ্ছটায় কোক্কে হারায়। কোথায় পেলেন এটি ?'

—'নিউ কাস্ল্—পাঁচ নম্বর জেটি,

কয়লার দরে পাওয়া গেছে—এ রত্নটি!

— 'দেখেন, সগরাখমেধের ঘোড়ার আকেল দাঁত

সিলোনে পাওয়া মাটির তলায়—পাঁচহাত!'

আমি বল্লেম—'এটা কি ? যেন গুলে পোড়া শীতল পাটি!'

- —'আজে না, নটা বেহুলার মেথুলা সাটি !'
- —'ওটা কি, শাঁখ ভাঙা নাকি ?'

. . .



#### াখ, ১৩৪৫

- —'লখিন্দরের মালাই চাকি।'
- —'কি একটা গজালের মতন গ'
- —'লৌহদন্ত মুনির দাঁতন!'
- —'এটা বুঝি কাগের পালক ?'
- 'আজে না, আলেকজাগুরের বিউকিফেলার ঘোড়ার চকের পালক!'
- —'কটি কাঁচ পোকার ডানা না ?'
- 'আহা দেখে পায় কান্না—লক্ষ্মণসেনের পেলেট্ ভাঙা।'
- 'এটা যে দেখি ভাঙা বোতল।'
- —-'আজে না মশায়, সমাট অশোকের গড়গড়ার মুখনল !'
- —'ও যে পডলো একটা কাগজের চিরকুট !'
- --'আহা, উপগুপ্তের প্রেমপত্রের কোন্ একটুক্

করকোষ্টি ভাষায় লেখা—শুঙে দেখেন,

লোধ রেনুর গন্ধ পাবেন—অত্যল্প থুব।

- ---'দেখেন, অজণ্টা গুহার দোরের ছিট্কিন !'
- ---'যেন আজকালের একটি চেপ্টিপিন্!'
- 'পাহাড়পুরের কাঁচা ইট এক খান!'
- —'মহেঞােদাড়োর ব্যাঞাের কান।'
- —এটা বৃঝি নারদ মুনির পিয়োনোর তার ?'
- --- 'অন্তত শিল্পদৃষ্টি আপনার!
- --লম্বা আঙ্গল দেখেই বুঝেছি।'
- —'বাইরে পড়ে ওটা কি ?'
- —'মৈপাল রাজার স্থুখপাল পালকি!'
- —'তা হলে আমি ওটাতেই উঠি, আর কি ?—নমস্কার!'
- —'বডই চল্লেন তাড়াতাড়ি

দেখান হলোনা চাঁদ সদাগরের হেঁতাল বাড়ি

নেতা ধোপানীর পাট

বড় চণ্ডীদাসের দোয়াত

বাংলার কৃষ্টি সবই গেল বাদ



#### —দেখলে হতো কাজ ভাার !'

আমি বল্লাম—'পরে আদবো যদি সময় করতে পারি !'

- —'যে রূপ দিন কাল পড়েছে মশায়, দেখেন বল্লালসেনের ব্রাহ্মণ-ভোজনের খুরি গেলাস মেটে হাঁড়ি!
  - —'তা হলে যাই এখন সুখপালে হই কাং!'
    - —'তা হলে যাই এখন সুখপালে হই কাং!'
    - —'প্রণিপাৎ দণ্ডবাং—একটা দিয়ে যান অটোগ্রাফ!'

পকেট খুঁজতে গিয়ে দেখি, পকেটও নেই, সোয়ান কলমও নেই, কামিজটাও লোপাট্!

জেগে দেখি হঠাৎ হয়ে গেছি ঠাকুর শ্রী সবনী স্থনাথ।"





তোমার-আমার মতন তো নয়, যে, রোজ চারবেলা নানা রকমের খাবার তৈয়ারী ্ছে;—থেয়ে নিলেই হ'লো। সাপ বেচারার আর সেটি হবার জো নাই। বেচারার ার জোটে কালে-ভদ্রে; কাজেই একবারে ভাল-রকম ভোজ না হ'লে আর উপায় নেই। বিয় বা কাম্ডিয়ে খাবারও স্থবিধা নাই;—গিলে খেতে হবে। নিরামিষ নয় যে, বড়ছেব একটা ফল টপ্ক'বে গিলে ফেল্বে। আমিষ হওয়া চাই।

কিন্তু, প্রকৃতির ব্যবস্থা বৃড় স্থুন্দর। যা'র যেমন অবস্থা বা আবশ্যক, তা'র জন্ম গাও সেরকমেরই। সাপ বেচারার খাবার চাই অনেকখানি একসঙ্গে,—আবার গিলেন্ড । যা চাই; কাজেই, তা'র মুখটি সে কাজের উপযুক্ত ক'রে তৈয়ারী করাছে।

অজগর নামটি হয়েছে ছাগল ( অজ ) গিল্তে পারার ক্ষমতা থেকে। রাক্ষ্সে হাঁ ক'রে গগর সাপ ছাগলকে গিল্তে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে গিল্বার কাজটি শেষ ক'রে সে কবারে পেটটি ঢাক ক'রে মড়ার মত নিশ্চল হ'য়ে পড়ে থাকে। এই অবস্থায় কতদিন কেটে যায় কে জানে ? কয়েক সপ্তাহের ভোজ তো হ'য়ে গেছে; কাজেই আর ভাবনা ই। ক্রমে পেটের অবস্থা স্বাভাবিক হ'য়ে গেলে সেন'ড়ে চ'ড়ে বেড়া'তে পারে। তখনও 'র ক্ষিধে হয় না। সবে তো খাবার হজম হয়েছে। কিছুকাল এইভাবে থেকে একট্টা-ফিরা ক'রে, তা'র ক্ষিধে হ'তে আরম্ভ হয়। তখন আবার একটি জীবকে গিল্বার ইয়ে থাকে।



শীতকালটি অজ্ঞগর ( এবং অক্যান্স সাপেরাও ) ঘুমিয়ে কাটায়। তা'র আগে বেশ এক-পেট খেয়ে নেয়। শীতের পর আবার খাবার খোঁজে! কাজেই বুঝতে পার্ছ, অজগর ক'বার খায়;—বড় জোর বারচারেক।

অজগরের মত অন্য সাপেরাও রাক্স্সে গ্রাসে খায়। তা'দেরও তো অবস্থা একই। কিন্তু, সব সাপেরই মুখের গড়ন এমনই স্থন্দর, যে, প্রকাণ্ড বড় গ্রাস মুখে নিয়েও বেকায়দায় পড়েনা।



(২) রাক্সেই। ক'রে মুখে চুকাবার চেই।

ক্রেবার;—মনে হবে, এত বড় ডিম গেলা ঐ
ক্রুদে সাপের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

বিরাট একটি হাঁ ক'রে আস্তে আস্তে ডিমটিকে
ভো সে মুখে দিল; কায়দা ক'রে ঢুকিয়েও

দিল। তা'র পরে তা'র যে অবস্থা হ'লো সেটি
ভাল ক'রে দেখবার জন্য সামে থেকে একটা
ফটো ভোলা হয়েছে;—এই বুঝি ঠোঁটের
কোণা চিরে যায়! বেচারার অবস্থা
একেবারে কাহিল ব'লে মনে হছেছ।



(১) রাকুসে গাঁ ক'রে মুখে ঢুকাবার চেষ্টা সাপের ডিম খাওয়ার এই যে ক'টি ছবি দিলাম, তা'থেকেই বুঝ্কে ব্যাপারখানা। সাপের মুখের সঙ্গে ডিমের তুলনা ক'রে দেখ



(৩) মুখে তো ঢুকেছে—এখন কি করা?

কিন্তু, সেও ছাড়্বার পাত্র নয়। গলা যেন তা'র রবর। অত বড় ডিমটা শেষটায়
মুখে তো ঢুক্ল; কিন্তু, এখন উপায় ? গলা যে একেবারে সরু। এবার নিশ্চয় দম আট্কে



ওকি! এ আবার কি হ'লো? ডিমের খোলা যে মৃভ্মৃড়িয়ে ভেঙ্গে গেল। সাপের র মাংস পেশির জাের তাে কম নয়! এবার তাে মজা; ডিমের ভিতরের তরল অংশটি ' ক'রে গিলে খেয়ে ফেলে, একটি 'ওয়াক্' তুলে খোলাটি ফেলে দিয়ে সাপভায়ার নিশ্চিন্ত দিনি হয়ে গেল।





(৪) (৫) এবার মুখের ভিতরে গেছে—দম বুঝি আটকায়



(৬) মাংস পেশির জোরে থোলা ভেঙে সারটি থেরে নিল; তারপর "ওরাক" তুলে থোলা কেলে দিল

জন্ত জানোয়ার বা পাখী গিল্বার সময় অবিশ্যি 'ওয়াক্' তুলে তা'র ছাল-হাডিড ই ফেল্বার উপায় নাই; সব শুদ্ধই গিলে হজম কর্তে হবে। তবে, তা'র জন্ম সময়ও ওয়া যায়। ডিমটিকে তো আর গলায় রেখে দেওয়া যায়না;—কিছুক্ষণ থাক্লেই ভাষার দম আট্কে দফা শেষ হবে; কাজেই, ঐ ভাবে খোলা ভেকে সারাংশ গিলে য় ফেলা ছাড়া উপায় নাই।



# **ভিক্তে**ল

## শ্রীসত্য চক্রবন্তী বি. এ.

এ একটা নিদারুণ তুর্ঘটনা।.....

ঘটনাটা বুলছড়ি বলে নিতাস্ত ছোট একটা জনবিরল দ্বীপের মধ্যে। বঙ্গোপসাগরের মোহানায় সাগরদ্বীপ ছাড়িয়ে আরও পঁচিশ ত্রিশ মাইল পূর্ব্বদিকে গেলে মাংসানদীর মুখে এই দ্বীপটির দেখা পাবে। সমুদ্রের অত্যস্ত নিকটবর্তী বলে দ্বীপের কোলে প্রায় সারাবছরই নোনা ধরে থাকে; সেখানে শাকশজী জন্মায়না, শুধু ছচারটে নারকেল গাছ ছাড়া স্থবিস্থিপি ধু ধু বালুচরে দ্বীপটার চারিদিক ঘেরা। দ্বীপের মধ্যে অবিশ্যি কিছু কিছু গাছ-গাছড়া জন্মায়— ছই এক স্থানে ধান, যব, ভূট্টার আবাদও করা হয়। দ্বীপের বাসিন্দাও খুব বেশী নয়— তারা চাষ আবাদ করে বা সমুদ্রে মাছ ধরে কায়াক্লেশে জীবনধারণ করে। ওইরকম ভাবে আজও চলে আসছে তাদের।

কিন্তু যে ঘটনাটার কথা বল্ছি সেটা আজকের নয়; প্রায় পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বের বুলছড়ি দ্বীপের বাসিন্দারা ঐ ঘটনাটায় দস্তুর মত স্তুম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। যাদের নিয়ে এ কাহিনী তারা আজ নেই,—যারা ছিল এ ঘটনার সাক্ষী তাদেরও অনেকেই আজ মরে জরে মহাকালের কোলে হারিয়ে গিয়েছে। তবু তাদের মধ্যে যে ক'জন আজও কোনরকমে টিঁকে আছে তারা বোধ হয় এখনো সেকথা ভূলতে পারেনি; বুলছড়ি দ্বীপের অধিবাসীদের কাছে ঘটনাটা প্রথম এতই ছঃসাহসিক, এতই অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল।

যে সময়ের কথা বলছি তথন বুলছড়ি দ্বীপের জেলে এবং চাষী সম্প্রদায়ের সর্দার ছিল রঘু জোলা। সে সময়ে রঘুর মত শক্তিধর ও দৌর্দণ্ড প্রকৃতির লোক আর কেউই ছিলনা সেখানে, তাই দ্বীপবাসীরা রঘুকে তাদের সর্দার করে, তার ঘাড়ে সমস্ত দায় দায়িত্ব চাপিয়ে



পরম নিশ্চিন্তে দিন কাটিয়ে দিত। শুধু তাই নয়, আকাশের দিকে চেয়ে রঘু বলে দিতে পারত বৃষ্টি হবে কিনা, শুধু মাত্র সমুদ্রের দিকে একবারটা তাকিয়েই তার বুঝতে কট হতোনা যে সেদিন মাছ উঠবে কিনা, এবং ঝড় ঝটকা, বা তুফানের গন্ধ' সে যেন আগে থাকতে টের পেয়ে সকলকে সাবধান করে আগ্রহণা করবার যথেষ্ট স্থবিধে করে দিত।

কোথাও কোনো গোল ছিলনা, বেশ নিশ্চিন্তেই দিন কেটে আসছিল। কিন্তু এতদিন পরে রঘুসর্দ্ধারের শেষ বয়সে তুর্ঘটনাটা ঘটে গেল সেই সাগরকোলের বালুময় দ্বীপের মধ্যে।—গোলমালটার স্কুত্রপাত করে কানাই; সেও জেলে। এই এতখানি চওড়া বুকের পাটা কানাইএর—নৌকোর দাড় টানবার সময়ে তার পেশী বহুল কালো কুচকুচে বাহু হুটোয় শক্তি যেন নেচে নেচে উঠত। হুর্দ্ধান্ত সাহসী ছিল কানাই, পৃথিবীর কোন কিছুতেই তার ভয় ছিলনা—আর শরীরের অপরিমিত শক্তির সাহায্যে সব ব্যাপারেই কানাই বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যেত। কিন্তু তার একটা মস্ত দোষ ছিল এক-গুয়েমী, এবং ঐ একগু য়েমীর জন্ম শেষ পর্যান্ত কানাইকে পস্তাতে হয়েছিল।

সেবার পর পর ত্বছর তাদের তল্লাটে খুব নোনা ওঠায় চাষবাস বা মাছের কারবার কিছুই দাঁড়াতে পারলোনা ভাল করে—ফলে দ্বীপময় ভয়ন্কর অন্নকষ্ট দেখা দিল। প্রথম প্রথম যে যার ঘরের জমানো ধান চাল ভূটা থেতে লাগল, আর জালে যা তুইএকটা মাছ পড়ে তাই ভাগাভাগি করে নিত। ক্রমে কিন্তু এসবও যখন আর সকলে জোটাতে পারলনা তখন বীপময় চুরি চামারী স্কুরু হ'ল—কেউই আর তার শেষ সম্বল ত্মুঠো ধান বা ভূটা চুরি যাবার ভয়ে রাত্রে চক্ষের ত্রপাতা এক করতে ভরসা পেতনা!

এই সময়ে কানাই একদিন বেপরোয়া হয়ে ঠিক করে ফেললে যে সাধুগিরিতে আর দিন চলবেনা, তাকেও যাহোক করে কিছু পয়সা কড়ি পেতেই হবে নইলে বৌ-বেটা তার আর কদিন পারবে উপোষ দিয়ে থাকতে!

হাঁ। চুরিই করবে সে! কিন্তু কারুর ঘটিট। বটিটা বা একপালি ধানে হাতদিয়ে সে কোন মতেই ধর্ম খোয়াতে পারবেনা! চুরিই যদি করতে তাকে হয় ত' সে এমন কাজ করবে যাতে তার কিছুদিন অন্তত নিশ্চিন্তে চলে। এমন ভাবে ত' আর দিন কাটান যায় না।

কানাই স্থির করলো যে, সে একবার খুঁজে পেতে দেখবে তাদের সদ্দারের বাড়ীটা। এতদিন সদ্দারি করে সে আর কোন্না ছুঁপাচ কুড়ি টাকা জমিয়ে রেখেচে তার ঘরে ? তার



ওপর সেই যে সেবার তৃফানের মধ্যে একটা ভাঙা জাহাজের খোল সর্দার দ্বীপের কোলে আবিস্কার করেছিল কে জানে কি ছিল তার মধ্যে ? নিশ্চয়ই কিছু ধনসম্পত্তি সর্দার রাতারাতি পগার পার করে তবে সকলকে খবর দিয়েছিল। তাই তারা গিয়ে শুধু ভাঙা রকগুলো তক্তা আর খালি ক্যানাস্তারা নিয়ে হৈ হৈ করে বাড়ী ফিরেছিল। আর হাঁ মাঝে মাঝে যে সন্দার কুমিরের ছাল বা শঙ্কর মাছের চাবুক বেচতে সহরে যায় তাই বা কেন ? সে সব ত'কত বাবুরা ইষ্টিমারে করে এসে তাদের দ্বীপথেকেই খরিদ করে নিয়ে যায় ? ওকি তবে সব কাঁকি ? সহরে যাওয়া টাওয়া কিছু নয়, সন্দার তার ধনদৌলত সব কোথাও লুকিয়ে রেখে আসে ? আর শহরে যেতে আসতে বরাবর সন্দার যে সেই ফুলকাটা টিনের বাস্কটা সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেরে তাই বা কেন ? কি আছে ওর মধ্যে ?

কী যে আছে কানাই তা একদিন রাত্রিবেলায় জানতে পেরেছিল; চাঁদের আলোয় সেই ফুলকাটা টিনের বাস্কর ডালাটা টেনে থুলতেই ওর চক্ষ্ ঠিক্রে গিয়েছিল একরাশ ঝক্ঝকে চুণী আর পানার উজ্জ্বল চ্ছটায়!...

থাক ওকথা, গোড়া থেকেই শোনো ঘটনাটা।

রঘু সর্দার সেদিন সন্ধ্যার পর সবেমাত্র ডিঙিতে জাল তুলে সাগরে ভেসে পড়েছে মাছের সন্ধানে। পাড়ার আর আর সমস্ত জেলেরাই তথন সাগরে গিয়েছে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। কানাই কিন্তু কিছুতেই রাজী হলো না বেরুতে—সে সেদিন 'শরীর খারাপ' এই অজুহাতে বাড়ীতেই রয়ে গেল সকলের হাত এড়িয়ে। তাই দেখে কানাইয়ের বৌ তথন বল্লে—"কীগো, সকলে যে চলে গ্যালো: তুমি আর কথুন যাবে?"

"যাবো যাবো একটু রাঙে বেরুবো আজ।" তাচ্ছল্যভ'রে কানাই বল্লে।

সন্ধ্যায় জাল না টাঙালে যে মাছ ওঠবেন। একটা জেলের মেয়ে হয়ে কানাইয়ের বৌয়ের আর জানতে বাকি নেই। সে তাই ঝক্কার দিয়ে বলে উঠলো।

তথন গিয়ে জল ধরেই এনো জালে, মাছ কাঁদ্বেখ'ন তোমার জালে পড়তে, এদিকে তিনদিন ঘরে চাল নেই এক মুঠো ভুলোনি য্যানো।"

"থাম থাম, বেশী বকতে হবেনি তোর—মাছ পড়ে কিনা পড়ে সে আমি জানি।" বলে ধমক দিয়ে কানাই তার বৌকে নিরস্ত করে...

কানাই এক কলকে তামাক সেজে হুঁকো নিয়ে দাওয়ায় গিয়ে বসল। খাওয়া-দাওয়ার পাট নেই আজ তিনদিন, ওর বৌ তাই তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা দিয়ে শুয়ে পড়ল ছেলেটাকে কোলের কাছে নিয়ে।



রাত্রি ক্রমেই গড়িয়ে চললো— কানাই কিন্তু নড়লোনা, চড়লোনা, সমানে হুঁকো টানতে-নতে কি যেন আকাশপাতাল ভেবে চললো অনেককণ ধরে।...

ক্রমে রাত্রি যথন তুপহর পার হয়ে গেল কানাই তথন হুঁকো নামিয়ে উঠে দাঁড়ালো বং একমুহূর্ত্ত মাত্র কি যেন ভেবে হঠাৎ অতি সন্তর্পণে চারিদিক তাকাতে তাকাতে তার ড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা গিয়ে পড়লো পথের ওপর।

চতুর্দিশীর ঝকমকে চাঁদের উজ্জ্বল সোনার বরণ আলোয় রাত্রিটা যেন থমথমে,—রহস্ত-য়। বনজঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলোর ঝিলিমিলি ঘনঘোর অন্ধকার রাত্রির চেয়েও মে ভয়াবহ বলে মনে হতে লাগল কানাইয়ের।

ভালমনে দেখলে দৃশ্যটা অবিশ্যি খুবই মনে হবার উপযুক্ত বটে : চাঁদের আলােয় দিগন্ত । তুর সাদা চরের বালিগুলাে যেন ঠিক রূপাের মতই গুল্র উজ্জ্লাদেখাচ্ছিল। এর মধ্যে কোথাও ছচারটে খােছে। বাড়ী গাছের ফাঁক থেকে যেন উ কি মেরে চাঁদের শােভা উপভােগ করােছ । গােও বা তালনাা নিকলের ঘনবিথিকা দৈতাের মত মাথা উ চু করে গন্তীরভাবে যেন সমস্ত ক্ষ্য করছে। কোথাও বা আবার কলাবাগানের চারিদিকে বালিরূপাের ঝকমকিও কচি কলাাতায় ঠিকরে পড়া চাঁদের টুকরাে টুকরাে সোনালী আলাে.... সতি্য সে এক ক্ষপূর্বে দৃশ্য ! দন্ত কানাইর ওসব দেখবার অবস্থা ছিলনা তখন। নিশাচর এক ভয়ন্কর শ্বাপদের মত ক্ষিপ্র বির কানাই সাঁ সাঁ করে এগিয়ে চলল সেই থমথমে রাত্রির বুক চিরে।

রঘুসর্দারের খামার বাড়ীর পোয়াটাক পশ্চিমে নিকটস্থ সাগরের খাড়ির মুখে তখন বাধহয় সবেমাত্র হুচারজন জেলে মাছ ধরে ফিরে এসেছে। অতিমাত্রায় টিমটিমে একটা হাট্ট মশালের আলোর সাহায্যে জেলেরা তখন যা হুচারটে মাছ জালে পড়েছে তাই নামাতে যুস্ত। মশালের সেই স্বল্প আলোয় কালো কুচকুচে জাতভাইদের দেখেই কানাইয়ের সর্বাঙ্গ যন হিম হয়ে গেল ভয়ে, ওর মনে হলো সেগুলো যেন হুবহু যমদূত কানাইয়ের হুরভিসন্ধি ইর পেয়ে তাকে ধরতে আসছে।

কানাই তাড়াতাড়ি সে পথ ছেড়ে ঘুরপথে সর্দারের বাড়ীর দিকে চলতে সুরু করলো।
।তিষ্ক গ্রস্ত ধুকধুকে মনে কানাই যখন রঘুসদ্দারের বাড়ীর কাছে গিয়ে পৌছলো রাত তথন
তন পহর পার হয়ে গিয়েছে।

চারিদিকে তাকিয়ে কানাই তারপর ধীরে ধীরে বাড়ীর পেছনে গিয়ে ঘরের বাঁপ াটতে হাতের ছুরিটা চালিয়ে দিলে বেড়ার মধ্যে। ঘাঁচিকরে বেড়া কাটার বিশ্রি একটা ক হতে কানাই যেন চমুকে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে অদুরে কোন গাছ থেকে নিশাচর কোন একটা



পাখী কর্কশ কণ্ঠে অস্বাভাবিক একটা শব্দ করতেই কানাই যেন থাড়িমাড়ি খেয়ে হকচকিয়ে গেল। কিন্তু একট্থানি স্থির থেকে কানাই আবার স্থুরু করলে বেড়া কাটতে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে রঘুর ঘরের একটা সম্পূর্ণ বেড়া সরিয়ে দিয়ে কানাই সচ্ছন্দে ঢুকে পড়লো সেই ঘরের মধ্যে।

অনেকক্ষণ ধরে আতি পাঁতি করে খুঁজেও ঘরের মধ্যে কোথাও কিছু না পেয়ে কানাইয়ের প্রাণটা হতাশায় যেন ভেঙে পড়লো। একি ? এত বড় সদ্দার রঘু ? অন্ততঃ ছহাজার চেলা চামুগু তার চতুদ্দিকে ? তার ঘরে এসব কী ? ছটো ভাঙা জাপানী আলুর পুতৃল, একটী টিনের গাড়ী! কি এসব আর কেনই বা ? তার না আছে একটা ছেলে না একটা মেয়ে! তবে এসব নিয়ে বুড়োর কী দরকার ? শেষে তাদের সদ্দানের ভীমরতি ধরলনাতো বুড়ো বয়সে ?

নানান রকম চিন্তায় কানাইয়ের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। হটাং এই সময়ে ঘরের মটকায় ঝোলানো একটা পুঁটুলি দেখে কানাই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সেটা নীচে নামায়।

তারপর প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চাঁদের আলোয় ভরা দাওয়ায় গিয়ে সেটা খুলতে ব'সে যায় কানাই.....বুক তখন তার আশা আকাজ্ঞার উৎকণ্ঠায় টিপটিপ করছে।.....

নিশ্চয়, নিশ্চয়ই এতে বুড়োর যা কিছু সমস্ত সম্পত্তি লুকোনো আছে, কানাইয়ের মনে হলো: না হলে এত যত্ন কিসের এর ওপর ?

পাটের পর পাট কাপড় ও কাগজ খুলতে খুলতে শেষে বেরিয়ে পড়লো একটা টিনের পুরোনো বাস্ক !...... এইত', 'এইত, উৎসাহে অধীর হয়ে কানাই সেটার ডালাটা খুলে ফ্যালে এক টানে !

তারপর ? তারপর আর কী ? বাঙ্কের খোলে তুশ পাঁচশ' বড়বড় জ্বলজলে চ্ণী আর পাল্লা দেখে কানাইয়ের যেন মাথা ঘুরে গেল! কানাই তাড়াতাড়ি বাজের ডালাটা বন্ধ করে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলে কেউ তাকে দেখছে কিনা ? নাঃ, ও সময়ে কেইবা কোথায় থাকবে: কানাই একটু স্থির হ'ল। তারপর সেই বাক্সটা কাঁধে তুলে কানাই সাঁ করে সদ্দারের ঘর ছেড়ে ঝোপঝাড়ের এ আড়াল সে আড়ালে এলোমেলো পায়ে তীব্রগতিতে পালাতে স্কুরু করলো।.....

ছুট,-ছুট,-ছুট,...সেই আলো আঁধারী রাত্রে ওই অবস্থায় কেউ যদি কানাইকে দেখতে পেত, তার নিশ্চয়ই মনে হত' কোন ভীষণ দৈত্য যেন রাজপ্রাসাদের মণিভাগুার লুঠন করে



নিয়ে প্রাণপণে পালাচ্ছে—পিছনে তার রাজপুত্রের শাণিত তরবার উন্তত। কানাইয়ের াটাও অনেকটা সেই রকম তথন—ধরা পড়বার ভয়ে সে সামনে পিছনে, এপাশে ওপাশে করছে একএকবার, আর আতঙ্ক উৎকণ্ঠায় দিখিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ভয়ন্কর বেগে ছুটছে কণ! উদ্বেগে পরিশ্রমে কানাইয়ের যেন দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, তার চক্ষু যেন র থেকে ঠেলে বেরিয়ে বাইরে ঝুলে পড়ল তবু পথ আর ফুরোয় না!.....

শেষ পর্যান্ত কিন্তু রাজপুত্রের খরশান তরবারী হটাং এক সময়ে এসে দৈত্যের ঘাড়ে দেহটা থেকে মুকুট তার পৃথক করে দিল। হটাং কানাইয়ের মনে হলো বালির থেকে কে যেন তার পাছটো সবলে টেনে ধরল'—পায়ের সেই বজুবাঁধন ছড়িয়ে পালানার্মর হলোনা কানাইয়ের—উল্টে খানিক রথা চেষ্টা করবার পর কানাই দেখলে যে কেমন করে যেন তার হাঁটু পর্যান্ত পাছটো বালির তলায় ভূবে গিয়েছে। এবং ষতই গাণভয়ে উদ্ধার পাবার জন্মে আঁকপাঁক করলো তত্ত সে ভূবতে লাগল বালির তলায়। র বুঝে কানাইয়ের বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। শত শত চোরা বালুময় দ্বীপের মধ্যে করে চোরাবালুর কেরামতি সম্বন্ধে কানাইয়ের জান্তে কিছু বাকি নেই। কতলোক যে ভাবে প্রতি বছর জীবন্ত সমাধি লাভ করে তার ঠিকানা নেই। প্রাণভয়ে কানাই হটাং আর্ত্তনাদ করে উঠল—কে আছ রক্ষে কর রক্ষে কর চোরাবালিতে আমায় ধরেছে গো, নাছ।"……কিন্তু কোথায় কে তথন ? জনশৃত্য চরের দিকে দিকে কানাইয়ের কাতর গ্রিক্রপধননি জ্বেগে উঠে আবার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল দিগক্তে।

মিনিট পনের এই ভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তির পর বাক্সশুদ্ধ কানাই তখন বালির তলায় ডুবে ছে বল্লেই হয়। কোনমতে নাকটা তখনো বাইরে তুলে রেখে সে তখন হাঁসফাঁস যুত্যুর প্রতীক্ষায়। কানাইয়ের কাতর কণ্ঠের চাপা আওয়াজ বালিভেদ করে তখনো ব গুমরে গুমরে উঠতে লাগল স্থানটার আশেপাশে।...

ওদিকে রঘুসর্দ্ধার সেইমাত্র মাছধর। সাঙ্গ করে বাড়ী ফিরছিল। মানুষের কঠের কাতর গোঙানি শুনে সেই শব্দ ধরে ছুটে এসে বুড়ো সন্দার কানাইয়ের কাছে উপস্থিত। তারপর ঘন্টাখানেক ধরে যুদ্ধ চলল মানুষে আর চোরা বালিতে! উঃ সে গীভংস দৃশ্য!

শেষে কানাইকে বালির মধ্যে থেকে টেনে তুলে রঘু মহা বিরক্তিতে বলে উঠল— ত ইদিকে এ্যাইছিলি ক্যানো রে ? তোদের কি জ্ঞানগিমি এ্যাদ্দিনেও কিছু হলোনা! সিধেপথে চলতে তোদের হয় কি রে হতভাগা ?"



কীয়ে হয় তা আর কী বলবে কানাই ! সে কি করে বলবে যে সন্দারের ধনসম্পত্তি চুরি করে পালাবার সময়ে উৎকণ্ঠায় ভূলপথে গিয়ে পড়ে তার এই দশা হয়েছিল !...

মিনিট পনের কুড়ি ধরে ঝিমোতে ঝিমোতে কানাই বসে বসে ভাবলে, করবে কী এ এখন ? শেষে আর পারলেনা সামলাতে নিজেকে—হু হু করে কেঁদে ফেলে সে, আছড়ে পড়লো সন্দারের পাছটোর ওপর।

কানাইয়ের ব্যবহারে রঘু যৎপরনাস্তি আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠল—"এ কিরে? কাঁদিস ক্যানো? আহা পা ছাড়না বাপু ?"

কানাই কিন্তু পাও ছাড়েনা, কান্নাও থামায় না। বরং রঘুর কাছ থেকে সহান্তভূতি মাথানো ছটো কথা শুনে কান্না ওর বেড়ে গেল একশো গুন; সে আরো জোরে বুড়ো স্ফ্রিরের পা ছটোর ওপর মুখখানা চেপে ধরে ফুলে ফুলে উঠতে লাগল ছর্ফ্মনীয় কান্নার বেগে।

রঘু আবার বল্লে—"আরে দূর! জোয়ান মরদ কাঁদতেছে দেখনা মেয়ে মানুষের মত ং কী হয়েছে তাই বহুনা আগে ?"

কানাই তথন খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে অতি কণ্টে কালাজড়িত কণ্ঠে মুখ তুলে শুধু বল্লে— "সন্দার তুই মাপ কর আমারে।"

"ক্যানো করেছিস কী তুই যে মাপ করতে হবে, ও কানাই ?" বলে রঘুসদার কানাই-যের পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ধনা দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু কিছুতেই কানাই আর কারা ধামাতে পারেনা। যার ও সর্ববনাশ করেছে সেই ফের ওর জাবনরকা করলো এইভেবে কৃতজ্ঞতায়, অমুশোচনায় কানাইয়ের মন তখন পুড়ে যাচ্ছিল।

কানাই এখন স্থির করলো নে যা থাকে কপালে ওসব কথা খুলে বলবে সর্দারের কাছে—ভাতে সন্দার ওকে যে শাস্তিই দিক তা সে মাথা পেতে নেবে। এবং একটু পরেই কানাই আসাগোড়া ঘটনাটা সন্দারের কাছে বলে কাদতে কাদতে বার বার ভার কাছে কমা চাইতে লাগল।

কানাইয়ের কথা শুনে রঘু প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল; কিন্তু শেষ পর্যান্ত সমস্ত শুনে হো হো করে হেসে উঠে বল্লে—"কৈ কোথায় সে বাক্সটা দেখি ?"

বিষয়ের ভয় ভরনো যায়নি; ভাঙা গলায় চোরা বালির দিকে দেখিয়ে সে ধীরে ধীরে বল্লে "ঐ ওর মধ্যে।"



আবার দশ পনের মিনিট বাঁশ দিয়ে খোঁচাখুঁচি করে বাক্সটা টেনে তুলল রঘু। তারপর র ডালাটা খুলে ফেলে কানাইকে ডেকে বল্লে—"কী বল দিকি এগুলো ?"

কী আবার! ঝক্মকে চ্ণীপান্নাগুলোর দিকে আড়ুষ্টভাবে একবার তাকিয়ে কানাই न। বলে ফ্যালফ্যালে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে ও শুধু তাকিয়ে রইল সর্দারের মুথের পানে। বাক্স থেকে রঘু তথন হাতে করে একটা তুলে নিয়ে কানাইকে বল্লে—"হঁ। করদিকি, ানাই; দেখ দিকি মুখে দিয়ে একটা।"

কানাইয়েরও যেন সমস্ত ঘূলিয়ে আসতে লাগল মাথার মধ্যে। অর্দ্ধতেতন অবস্থায় সে করতে সন্দার তার হাতের গুলিটা ফেলেদিলে কানাইয়ের মুখের মধ্যে। আর সঙ্গে মুখের মধ্যেটা একটা মিষ্টি রসে ভরে উঠতেই কানাই হটাৎ চমকে উঠে থু থু করে । ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—"বিষ, বিষ !"

"নারে বিষ নয়, ওগুলোকে বলে 'লেবনচুষ'। লক্ষীপূজোর দিন চরের ছেলেমেয়েদের ার জন্মে সহর থেকে ওগুলো গতবারে এনেছিলুম। তা এই নে ধর ছমুঠো, তোর ছেলে-চ না হয় ত্রদিন আগেই দিগে যা খেতে।" বলে কানাইয়ের কাপড়ের কোঁচড়ে তুমুঠো ন্স ফেলে দিয়ে বাক্সটা কাঁধে নিয়ে দেখতে দেখতে রঘুবুড়ো গাছের আড়ালে বয়ে গেল।

ভূতে পাওয়া রুগীর মত আচ্ছন্ন অবস্থায় কানাই যখন ভার ঘরে ফিরল তখন আর ই নেই—পূব গগনের কোলে সূর্য্যদেব সবেমাত্র তথন উঁকি দিচ্ছেন।..

কোনও ইংরেজী পল্লের সামান্ত ছারার রচিত।

# নীল পরী

শ্রীসৌমিত্র শক্ষর দাশগুর

নীল পরী! দাওনা তুমি হাত ছানি তোমায় মোরা বেশ জানি, বেশ জানি। আকাৰ পারে বেড়াও তুমি ভেসে— (छात्राज्ञ जानाव (४८०)।

व्याकाम शारतत नीम शती! একটু খানি আলগা হ'লে ফেলবে মোদের ধরি!



কাঁকি দিয়ে নিয়ে তোমার দেশে,
বলবে তুমি মিষ্টি হেন্সে হেসে—
'ফেলেছি যে তোদের ভালবেসে।'
কিন্তু মা যে কাঁদবে মোদের তরে।
কেমন ক'রে ফিরব তখন ঘরে ?

নীল পরী!
দেশটা নাকি তোমার ভারি স্থন্দর,
আনন্দেতে ভরায় নাকি অন্তর!
কিন্তু তুমি নাকি জান ভীষণ মন্তর!

এক নিমিষেই করবে মোদের পাখী! তোমার দেশে কেমন ক'রে থাকি ?

नीम भरी!

যেতে পারি তোমার দেশে একটা কথা মোদের যদি রাথ—
তোমার দেশে নইলে যাব নাকে।।

দেখা হ'লে দেশটি তোমার আনবে ফিরিয়ে। ভোমার দেশের কথা তখন বলব মাকে গিয়ে। গল্প শুনে মা যে মোদের দেবে অনেক চুমো— বলবে হেসে—'সোনার খোকার দল, এবার ভোরা ঘুমো।'

কিন্তু, যদি তুমি রাখ মোদের ধ'রে—

মা যে তখন কাঁদবে মোদের তরে।

কারাতে যে আকাশ যাবে ভ'রে।

কেমন ক'রে ফিরব তখন ঘরে ?



## ভারতের চিত্রশিল্প

#### শ্রীযামিনীকান্ত সেন

সুন্দরকে ভাল না বাসে এমন লোক পৃথিবীতে নেই। তোমরাও সুন্দরের চর্চা করে ক নিশ্চয়ই। নিজের বেশভ্ষা ও চেহারাকে কে না ভাল করতে চায় ? এজগু সকল দেশে মুষ স্থান্দর জিনিষ তৈরী করে। ছবি আঁকা, মূর্ত্তি তৈরী করা, গানগাওয়া, গৃহনিশ্মাণ করা—সব চিরকাল মানুষের সভ্যতার প্রমাণরূপে দেখা যায়।

প্রাচীনকালে যেমন, তেমনি আজ্বত মামুষ সুন্দরকে ভালবেসে সুখী হয়। ইউরোপের ঘরে ছবি আঁকা, গান গাওয়া প্রভৃতি প্রচলিত—ভারতেও সেই ভাব দেখ তে পাওয়া যায়। সব না হ'লে মামুষের আনন্দ হয় না। মানুষ এজন্ম দেবতার ছবি বা মূর্ত্তিও রচনা করে। চিনিযুগে অজাস্তা গুহায় অনেক ছবি আঁকা হয়েছিল। মোগল আমলে মোগলাই ছবি কা হ'ত এবং যে সব হিন্দু ছবি আঁকা হ'ত ভাদের নাম হচ্ছে রাজপুতচিত্র।

ভারতের সব জায়গায় শিক্ষার একটা নৃতন আবহাওয়া স্বষ্ট হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রম্যাল্লের চর্চাও বেড়ে গেছে। শিল্প রচনার জ্বন্যুও নানা স্কুল হয়েছে।

আমাদের গান যেমন বিলিতী গানের মত নয়—স্থুরের কায়দা ভিন্ন—তেমনি আমাদের রাণ ছবির কায়দাও ভিন্ন। আবার কোন কোন ছবি দেখুতে একেবারে স্বাভাবিক।

তোমাদের বাড়ীতে নিশ্চয়ই অনেক ছবি আছে। দেবদেবীর ছবি ঠিক মানুষের মত। হলেও দেখাতে বেশ ভাল। জ্রীহুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী এসব দেবীর ছবি এদেশে এখনও মংকারভাবে আঁকা হয়। এসব মূর্ত্তি পাথরে, ধাতুতে, কাঠে বা মাটি দিয়ে তৈরী হয়। নেক ওস্তাদ কারিগর এসব মূর্ত্তি তৈরী করে। কুমোরটুলীর কারিগরেরা মাটি দিয়ে দেবীমূর্ত্তি ভরী করে। উড়িয়ায় ভূবনেশরে শিল্প-শাস্ত্র মতে পাথরের মূর্ত্তি তৈরী হয়। জয়পুরের ধত পাথরের মূর্ত্তি বিধ্যাত। এখনও এসব অঞ্চল হ'তে বহু মূর্ত্তি আসে।

নব্যশিক্ষিত যুবকেরাও সম্প্রতি ছবি আঁকবার কায়দা শিখেছে এবং মূর্ত্তি তৈরী করে' খ্যাত হচ্ছে। গৃহে গূহে এসব ছবি ও মূর্ত্তি রাখা হয়।



বৈশাখ, ১৩৪৫

কয়েকথানি ছবি দেথ। ছবিতে পুরাতন আদর্শ আছে নৃতন আদর্শও আছে।
পুরাতন আদর্শ কাল্লনিক সৌন্দর্য্য পছন্দ করে। শিল্পী অবনীন্দ্র ঠাকুর এই প্রথামত ছবি



**এগোরার** 

চাথের ভাব কি স্থন্দর ফুটে উঠেছে।
এরকম রচনাকে এদেশে 'Oriental':
বলে। এটা জোলোরঙে (Water
Colour) তৈরী।

এম, এন স্বামীর "আমার চুড়ি"
নামক একথানি ছবি দেখা থব স্বাভাবিক
ঠক স্বেন জীবন্ত একটি মেয়ে নিজের
হাতের চুড়ি দেখাছে খুনী হয়ে। এটাকে
'Oriental' বা প্রাচ্য রীজিবলা হয়না।
এ ছবিখানি তেলের রঙে (Oil Colour)
আকা। জোলো রঙ্ ও তেলের রঙে
সাধারণত ছবি আঁকা হয়। রঙ্গ
ছাড়াও শুধু রেখা দিয়ে ও ছবি আঁকা

ভারতে স্থক করেন। সম্প্রতি
ভারতের নানা জায়গায় এই নিয়নে
ছবি আঁকা চল্ছে। প্রমোদ চাটুয্যার
"শ্রীগৌরাঙ্গ" এই রকমের ছবি।
শিল্পীর আঁকবার ভঙ্গী চমৎকার
অথচ এসব ছবি হুবহু কোন
প্রাক্তিক ব্যাপারের নকল নয়।
সিংহাসনে শ্রীগৌরাঙ্গ বসে আছেন।
দেবতার মত তার চরিত্রটি কি
স্থান্দর ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।
চারিধারে ভক্তারুন্দের দল, কেউ
দাভিয়ে, কেউ বা বসে—তাদের

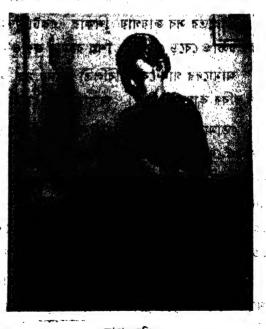

ছাড়াও ওবু চেরণা শ্রের ও ছাব আবে। হয়। কালীঘাটের ও তিব্বতীয় পঠ এইভাবে আঁকা। এযুগেও রেখার সাহায্যে বহু





স্কুলে ডুইং করে ভোমাদের যে শিকা হয়েছে তা'তে আর একটু চেষ্টা করলেই ভাল া আক্রার ক্ষমতা হবে। হেরম্ব গাস্থলীর 'দোল্যাতায়' অনেক বাড়ী ঘর দোর, গাছপালা, কজন, বাস্তা সব পুঞারপুঞ্জাতাবে আঁকা হয়েছে। এরকম আঁকায় বাহাতুরী আছে। উবা প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকে তাকে Landscape বা ভূচিত্র বলা হয়। বর্ত্তমান ভারতে য়রাও ছবি আকৃছেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণীর 'প্রার্থনা'য় একটি ভুটিয়া স্ত্রীলোকের দর ছবি আছে মন্দিরের বারান্দায়। \* বল্তে গেলে জগতের যা ইচ্ছা স্ব্ কিছুই এঁকে ামাদের ঘরে রাখতে পার যদি ছবি আঁকতে জান। এটা কম আনন্দের কথা নয়।



ছবি আকৃতে আনাটি একটা উচ্চ कि कि का कार्य । বিভার যথেষ্ঠ চর্চচ। হচ্চে। 3 তৈরী করাও **জিটা বিশেব প্রশংসার কার। কবিতা লিখে** যেমন ভাব প্রকাশ করা া তেমনি ছবি ও মৃ**ত্তির বাহাযো নানা ভাব ও ভঙ্গী প্রকাশ করা** মায়। আধুনিক ভারতের লেমেয়েরা এরকম রূপের ডালি রচনা করে, দেশের গৌরব বৃদ্ধি করছে। সকল দেশের সঙ্গে গে বক্ষা করে ভারতের বর্তমান সভাতাকে অগ্রসর হতে হবে। মানুষের আনন্দ বাড়াতে ্নানা ভাবে। ভাই স্থলের কুরিতা গান ছবি মূর্ত্তি গৃহ রচনা করে সকলের আনন্দ গতে হয়।

চিত্রের সাহায্যে প্রতিকৃতি রচনা করা আধুনিক যুগে খুব প্রচলিত। প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের প্রিয়জনদের মূর্ত্তি এঁকে গৃহে বা কোন সাধারণ স্থানে রক্ষা করা হয়। দেশপূজাগণের

রমণীর হাতে একটি প্রার্থনা চক্র <mark>তাতে ভগবানের নাম লেখা আছে। ও</mark>টা ঘোরালেই ভগবানের নাম কীর্ত্তন করা হল। তের লামারা এই ভাবেই পূঞা করে।



প্রতিকৃতি অনেক সময় প্রতিগৃহে থাকে। মূল ছবি হতে নকল করে ছাপিয়ে এসব ছবি তৈরী হয়। যে সব ছবিতে রঙ দেওয়া হয় না তাদের বলা হয় Black & White বা সাদ। কালো ছবি।

ইংরাজীতে কবিতা, গান, ছবি, মূর্ত্তি ও সৌধরচনাকে Fine Arts বলা হয়। এদেশে এসমস্তকে কলাবিতা বলা হত। ভগবান শুধু সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ মাত্র নন তিনি স্থুন্দর স্বরূপও। রূপকল্পনা, রূপেব সাধন ভগবানের সাধন ছাড়া আর কি ?

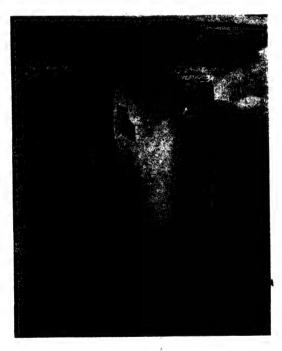

প্রার্থনা

প্রাচীনকালে ঋষিরাই রূপ কল্পনা করতেন এবং দেবদেবীর রূপের কথা বলতেন। বর্ত্তমান যুগে সমাজ ও পরিবারের নানা দিক ছবির ও মূর্ত্তির বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ভারতেও এইভাবে সম্প্রতি কলাবিভার সাধনা হচ্ছে।



## লগালেকের পথে-ব্রহ্মদেশ

### শ্রীহিমাংশুশেখর গুপ্ত

রেঙ্গুণের ইরাবতী নদীর ধারে স্পার্কস খ্রীটের একটি চৌতালা বাড়ীর ফ্ল্যাটের বসবার রে বঙ্গে আমরা ক'জন গল্প করছি—আমি, মিসেস চৌধুরী, মিসেস চৌধুরীর তিনটি ছোট ময়ে রাণী, তপতী, মঞ্জু ও তাদের এক কাকা হীবেন বাবু।

বাড়ীর নীচেই সদর রাস্তা। সদর রাস্তায় চল্তি যান-বাহনের মৃত্ শব্দ আসছে কানে।

নামাদের মধ্যে এলো মেলে নানা কথা বার্ত্তা হচ্ছে। কথায় কথায় "লগালেকের" কথা শুনলাম।

নসেস চোধুরী জানালেন যে, রেঙ্গুণ থেকে মাইল আসারো দূরে 'লগালেক' নামে নাকি একটি

লক্ আছে যা ওঁরা দেখেছেন এবং সেই হুদের জলই নাকি সেখান থেকে রেজুণে পানীয়
পে ব্যবহারের জন্ম সরবরাহ করা হয়। বিশেষ ক'রে বর্ষার সময়টাতে লেকের জলই

বৈহত হয় য়য় সময় রেঙ্গুণবাসীরা টিওবওয়েলের জলই ব্যবহার করে থাকেন এবং সে জল

ভিয়ার ব্যবস্থা ও আছে সহরে। আরও শুনলাম দ্রষ্টব্য হিসেবে ও নাকি অনেকেই লগালক

আশেপাশের দৃশ্য সৌন্দর্যা দেখতে যান—বিশেষ ক'রে যারা আগুরুক।

লগালেকের পরিচয় শুনে ভাবলাম একবার দেখে আসতে হচ্ছে লগালেক্কে। রেঙ্গ্র্ণ থকে মাইল আঠারো দূরে হলে গণিতের সহজ নিয়মানুসারে মিঙলাডন থেকে লগালেকের রছ দাঁড়ায় তিনভাগের একভাগ নাত্র। কিন্তু লগালেকের কীইবা আছে সৌন্দর্য্য যা আমার গৈতে পারে ভাল। পৃথিবীর অনেক সৌন্দর্য্য দ্বারইত এখন পর্যাস্ত আমার কাছে আছে দ্বা। আর তা কোনদিন দেখবার স্থযোগ স্থবিধা পাব কিনা বলতে তো আর পারি না। থিনি ত অনেক কিছুই। দেখিনি হিমালয়ের বৃকে মানস সরোবরের ঢেউ এর খেলা, ভূষ্বর্গ াশ্মীরের উলার হুদের স্থাছ জলরাশি, নীলগিরির গিরি শ্রেণী, বিদেশের রম্যনিকেতন



জেনীভার লেমানের (হুদের) জলের শাস্ত-স্নিগ্ণ-শ্যামন্সী আরও কতকি ! রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' কাব্যগ্রস্থের 'বস্থন্ধরা' কবিতার সেই লাইন কয়টি পড়ে মনে।

.....'নূতন দেশের নাম যত পাঠ করি, বিচিত্র বর্ণনা শুনি, চিত্ত অগ্রসরি', সমস্ক স্পশিতে চাহে।

স্তব্ধ তুপুরে চারিদিকে কোন সাড়া শব্দ নেই, শুধু এই ভরাত্পুরে কয়েকটি মাদ্রাজী ছোট ছেলেমেয়েদের কলরব শুন্তে পাচ্ছি। ঘরের বারান্দাটার ঠিক নীচেই জঙ্গলীলতা-পাতা, কেরোসিন কাঠের টুক্রো প্রভৃতি তুম্প্রাপ্য বস্তু নিয়ে ওরা খেলায় মত্ত। মাঝে মাঝে তাহাদেরই অবোধ্যভাষার কথা কানে আসছে। পাশের ঘরে দিদি আমার নেহাং শাস্তশিপ্ত শুভাগিনেয়টীকে ঘুম পড়ানোয় ব্যস্ত।

নিস্তব্ধ অলসমধ্যাক্ষের কেমনতর জানি একটা মাদকতা আছে।—হঠাং চারিদিক যেন ফাঁকা ফাঁকা বলে বোধহয়, নানা চিন্তা স্রোতে খাবি খাচ্ছি। এমনি সময়ে ক্রিং ক্রিং করে টেলিফোনের ঘণ্টা উঠলো বেজে। রিসিভার কানে তুলতেই পরিচিত কণ্ঠস্বর যন্ত্রের ভিতর দিয়ে কানে এলো—'আজ লগালেকে বাইকে আমরা বেড়াতে যাব, তৈরী থাকবেন কিন্তু, তিনটেয় আসবে।।'—রেঙ্গুণ থেকে মিঙলাডন ফিরে এসে আমি যথন আমার নবপরিচিত বন্ধুবর মনোজবাবুকে লগালেক দেখ্তে যাবার কথা বলেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন—বেশত মানাল্র বিষয়, মনোজবাবুর এই আকস্মিক প্রস্তাবে খুসী না হয়ে পারলাম না।

মুস্কিল বাধল সাইকেল যোগাড় করা নিয়ে; কিন্তু মুস্কিলেরও আসান হ'ল। আমাদের পাশের আবহাওয়া বিভাগের Observer সতীশবাবুকে সাইকেলের কথা বলতেই তিনি সানন্দে তাঁর সাইকেলটি নিয়ে যেতে বল্লেন।

আমাদের দলটা নেহাৎ ছোটখাট হ'লনা। সাইকেলে আঁকা-বাঁকা উচুনীচু পাহাড়ী পিচটালা রাস্তার উপরদিয়ে চললাম। চল্ডে চলতে মাইলতিন পরে Wireless office এর সামনে এসে পড়লাম। এই Wireless officeটি আমিও আর একজন ভদ্রলোক বিশেষ অমুমতি নিয়ে দেখেও ছিলাম একদিন ভিতরে গিয়ে। রেঙ্গুণের আবহাওয়ার অবস্থার কথা মিঙলাডন এরোড়োমে যে সমস্ত এরোপ্লেন চালক অনেক দূর থেকে উড়ে আসতে আসতে জানতে চায় তাদেরকে শৃত্যের উপর Wireless office থেকে Codeএ বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সে-সংবাদ পাঠানো হয় এবং তারাও সে ব্ঝে তাদের গতিবিধি ঠিক করে নেয়। Wireless office ও মিঙলাডন এরোড়াম বেশ দেখবার জিনিষ। Wireless officeএ



ড় বড় সব ডাইনামো যন্ত্র ফিট্ করা আছে, অনেক অপারেটর সেখানে কানে শব্দ গ্রহণ যন্ত্র াগিয়ে বঙ্গে আছেন কখন কি সংবাদ আসে এই প্রতীক্ষায়। বিমানচালকদের সংবাদ পাঠানো াড়াও এখান খেকে আরও অনেক—অনেক দূর খেকেও সংবাদের আদান প্রদান করা হয়।

Wireless office এর ঠিক বিপরীত দিকেই একটি বৌদ্ধর্ম মন্দির বা 'ফায়া'।
গয়ার থেকে সিড়ি নেবে গিয়েছে 'ফুদিচঙ'এ বা ফুঙ্গীদের (বৌদ্ধ সয়্যাসী) থাকবার জায়গায়।
য়াগোডার চারিদিক জঙ্গলাকীর্ন। আশে পাশের সবকিছুই ছোট ছোট দেখায়। দূরে
ফটা টিলাতে কতকগুলি গরু চরছিল; পাগোডার থেকে সেইগুলিকে কতকগুলি মেষের
তই ছোট লাগছিল দেখতে। প্যাগোডার প্রাঙ্গনে দাঁড়ালে লগালেকের নীলজলরেখা স্পষ্ট
চাথে পড়ে, প্যাগোডার ছাতারমত আকারের চূড়োয় ঝুলানো ছোট ছোট ঘণ্টাগুলিতে
তিসি লেগে টুন টন মিষ্টি আওয়াজ দিচ্ছিল।

বন্দ্মীরা বিশ্বাস করে যে প্যাগোডার চূড়োর সোনার বা পিতলের ছোট ছোট ঘণ্টার ধূর শব্দ স্থগতের জয় ঘোষণা করে ছুষ্টু অশরীরিদের ভয়চকিত করে তুলবে ও কারও অনিষ্ট রেতে বাধা দেবে। এদের আরও ধারণা বৌদ্ধবিহারে বা প্যাগোডায় বৃহৎ ঘণ্টা দান করতে াারলে সবরকমের বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকা যায়। প্যাগোডার বড় বড় ঘণ্টাগুলি াধারণতঃ আড়াআড়ি ভাবে লাগানো কাঠ কিংবা লোহার দণ্ডের উপরে বসানো থাকে। ন্টার গায়ে দাতার আকিঞ্চন কামনা বাসনার কথা থোদাই করা থাকে। ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত রঙ্গণের শোয়েডাগন, পেগুর শোয়েমাডো ও মিংগুনে কয়েকটি অতিকায় পুরাণো ঘণ্টা থাছে—এগুলিই ব্রহ্মদের বিখ্যাত বৃহৎ ঘণ্টা। ব্রহ্মের সব প্যাগোডাতেই ছোট কিংবা বড় দ্বা আছে। বড়ঘণ্টায় কোন দোলক নাই যা দিয়ে ঘণ্টা বাজান যায়. ঘণ্টার গায়ে কাঠের বড়ি দিয়ে ঘা দিতে হয়। বড় ঘণ্টাগুলি সাধারণতঃ ব্রোঞ্জধাতু কিংবা তামায় তৈরী হয়ে

প্যাগোডাকে বাঁয়ে থেখে প্রোমরোড ধরে আবার ছুটতে আরম্ভ করলাম। আমাদের গানদিকের রবার গাছের সাবি পেছনে ফেলে। আমার উৎসাহটাই বোধহয় সবচাইতে ছিল বশি কারণ আমিই সকলকার আগে আগে যাচ্ছিলাম। হু হু শব্দ করে কয়েকটা স্ত্রী-পুরুষ বাঝাই বন্মাবাস যাতায়াত করছিল। বন্মা বাঁসের চালকগুলি থুব অসতর্কভাবে বাস চালায়।

লগালেকে প্রবেশ করবার গেটের সামনে যথন এলাম তথন আমাদের সঙ্গী দেববাব্ ালুকাপূর্ণ পথে মোড়ফেরাতে গিয়ে সাইকেল থেকে একেবারে—পপাত ধরণীতলে, আর সঙ্গে ক্ষে সাইকেলের দাঁতওয়ালা চাকাটা তার নৃতন কাপড়টা দিলে অনেকটা ফ্যাস করে ছিঁড়ে।



বৈশাধ ১৩৪৫

বীরের মত ধূলো ঝেড়ে ভদ্রলোক আবার সাইকেলে আরোহণ করলেন আর আমরাও হাঁপছেড়ে বাঁচলাম। এমনি মজা কেউ পড়ে গেলে প্রথমদিকটায় কেন জানি হাসি পায়। আমাদেরও সে নিয়ুমের হয়নি ব্যতিক্রম!

লগালেক দেখবার জন্ম আমরা কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছিলাম। এই অনুমতি সংগ্রহের কাজের প্রধান নায়ক ছিলেন ওভরসিয়র পালবাবু।

—এই লগা লেক ! সক্ত নিস্তরক্ষ জল। জলে শীতের রৌদ্রদীপ্ত নীল আকাশের ছায়া পড়েছে। উচু তীরের একটা জায়গায় সাইকেল থেকে নেমে আমরা বসলাম। ফুর্কুর ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল আর সেই সঙ্গে ভেসে আসছিল আমাদের পেছনের নীচু জায়গাটা থেকে শুচ্ছ গুচ্ছ অযত্ন-বদ্ধিত সাদা-রংএর এক জাতীয় বুনো ফুলের উগ্র গন্ধ। দূরে লগালেকের অপর তীরে একটা প্যাগোডার সোনালী চুড়ো অরুণ কিরণে ঝলমল করে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।

লগালেকের পরিধি প্রায় নয় মাইল। এতটা ঘুরতে গেলে রাত হয়ে যাবে কাজেই আমরা লেকের একটা ধারে বসে চারিদিকের শোভা দেখতে লাগলাম।

লেক থেকে লদ্ধা মোটা পাইপ বের হয়ে এঁকেনেঁকে চলে গিয়েছে সহরের দিকে। আমরা যে ধারটাতে বদেছিলুম সেটার জলের ধারে একটা (Tacht) বা টেক্ট্ বাঁধা ছিল। এর আকৃতি অনেকটা বদ্মী সাম্পানের মত। নৌকায় চড়ে একট্ বেড়িয়ে আসব নাকি? কিন্তু,ওমা। এযে জলের ভিতরের খুঁটির মধ্যে আটকানো। আমরা ঠিক করলাম যে একদিন তীরের সামনের বনে আউটিংএ যাব। বুনো মোরগ, নানারকমের পাথী, চাই কি হরিণও ত মিলতে পারে! রয়েল বেঙ্গল টাইগার সে জঙ্গলে নেই সে কথা হলপ করে বলতে পারি—ভবে ভার জাতভাই নিতান্ত ছোটখাট তু'একজন থাকলেও বা থাকতে পারে।

কতক্ষণ আমরা লেকের তীরে বসে থাকতাম জানিনা, চেয়ে দেখি স্থিয়মামা আপনার অরুণরশ্মি চারিদিকে বিলিয়ে দিয়ে হুদের জলে অবগাহন করবার জন্ম যেন অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আলো ঝলমল ময়ুরকণ্ঠি চেলীর মত ওপারের আকাশের রং ক্ষণে ক্ষণে বদলাচ্ছিল। এবারে আমাদের টনক নড়ল। ফেরবার উত্যোগে সবাই উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু ফিরে যাওয়ার তাগিদ যেন কারও বড় একটা ছিল না। এই আলো, এই বুনো ফুলের গন্ধ বয়ে আনা স্থিয় বাতাস, আশেপাশের ঝোপ-ঝাড়ের অজ্ঞানা পাখীর কল-কাকলী, সমুখের স্থির স্বচ্ছ জ্লারাশি—চারিদিকের এই মায়াপুরিকা কেন জ্ঞানি আমাদের সকলকাইই বড় ভাল লাগছিল।

নির্জন বন-বকুল-মুকুল স্থ্রভিত ছায়া-পথ, সম্বন তরুশ্রেণীর সৌন্দর্য্যশ্রী, প্যাগোডার ঘণ্টার টুন্ টুন্ মিষ্টি ঝন্ধার অনেককণ পর্যান্ত শুনতে শুনতে যথন আমাদের এলাকা মিঙলাডনে



রে এলাম-তথন সন্ধ্যার নির্মাল আকাশে তু'একটি তারা নববধুর সরমহাগভড়িত আধ-নিমীলিত উনির মত নীল অবগুঠণের মাঝখান থেকে ধীরে ধীরে চাইতে সুরু করেছে আর ইডিমধ্যে নানিবাসের চারিদিকের দীপাবলীও একে একে ফুর্টে উঠে কি যেন এক স্বপ্নরচনা করতে রম্ভ করেছে।

### <u>রপকথা</u>

ধায় এসে ভরুণ রবি প্রাতে ছডায় প্রথম আবির মাখা আলো, কাশ ছোঁয়া শুভ্র গিরির মাথে ময়দানবের পাষাণ-পুরী কালো:

নী সেথায় রাজকুমারী 'ছায়া'---ঘুমিয়ে আছে সোণার কাঠির ছোঁয়ায়, লক্ষে তা'র লুটায় শীর্ণ কায়া---ময়দানবের মোহন কাঠির মায়ায় !

াটে তা'র জীয়ণ কাঠি আজ ছোঁয়াল কে. কোন সে রাজার বেপরোয়া ছেলে.— লো না'ক চোখের পাতা কি সে রাজকুমারী চোখ ছ'টো যেই মেলে ?

।নি ক'রে ক্ষণেক গেল কাটি' রাজকুমার বললো ধরি হাত,— 'পন দেখা তুমিই আমার সাথী খুঁজে পেতে বছর গেল সাত !" রাজ কুমারীর ফুটলো মুখে বাণী, "ওগো আমার স্বপন-দেখা প্রিয়,—



তুমিই আমার 'মাশার মানব' জানি এলে যথন স্থানটা পায়ে দিও।"

স্থপন দেশের সেই সে রাজার ছেলে করলে শেষে ময়দানবে নাশ, ताककुमाती कृत भूरथ माना पिन शरन আজও তা'রা করছে সুখে বাস!



## মোমবাভি

#### শ্রীকারিকর

বহু শতাব্দী আগেকার কথা যথন তেল, গ্যাস বা বিছাত আলোর সৃষ্টি হয়নি, তথন ঘরে ঘরে, সভাসমিতির উংসবে, রাজারাজড়ার দরদালানে জ্বলতো মোমবাতি। মোমবাতিই ছিল তথনকার দিনে সভাজগতের একমাত্র স্নিপ্ন পরম রমণীয় স্থানর আলো। আজও এই বিছাৎ-আলোর যুগে অনেক দেশে বিদেশে মোমবাতির আদর আছে তার কারণ যা অন্ত আলোতে নেই মোমের আলোর শান্ত শীতল ও স্নিপ্ন ভাবটুকু। এর অন্ত একটা মন্ত উপকারিতা আছে, কথনও চোথ খারাপ হয় না; মোমবাতি যেন উংসব আনন্দের আলো, আজও ইউরোপ ইংলও আমেরিকাতে উৎসব মেলার ঋতুতে মোমবাতি রাতের আলো হয়ে জমিয়ে রাখে। কাঁচের ঝাড়ে বিচিত্রভাবে যথন মোমবাতি ছালিয়ে দেওয়া হয়—যথন দালানে হাজার ঝাড়ে সহস্র মোমবাতি একসঙ্গে জ্বলে ওঠে তার অপরূপ আলোতে যে উৎসবের মহলার সৃষ্টি হয়—লক্ষ বিছাৎ বাতিও কি তাদের হার মানাতে পারে গ্ মোমের আলোর কোন এতটুকু উগ্রতা নেই, নরম ও কেমন শাস্ত শিষ্ট ও শান্তিময় সে—নয় কি গ্

কেমন করে এই মোমবাতির প্রচলন হোল ও কেমন করে তাদের তৈরী করা হয় সে এক ভারী মজার ইতিহাস। প্রথম প্রথম গলা চর্বির মধ্যে বাতি ভূবিয়ে তাকে জ্বালান হোত তারপর তিমি মাছের মাথায় এক রকম মোমজাতীয় জিনিষ পাওয়া গেল তাকেও লাগান গেল আলো আদায় করবার কাজে। এই তিমির মোমের রং ধবধবে সাদা হোত। কিন্তু তা হলে হবে কি শীঘ্রই দেখা গেল এ তুরকম মোম জ্বালানই গরীবদের পক্ষে বেশ খরচ; প্রথমটা চট করে গলে যায়, দ্বিতীয় সব সময়ে মেলা শক্ত। কাজেই এরপরে চলল আবিদ্ধারের পালা এবং ফলে হোল কি একজন ফরাসী কেমিষ্ট সেন্দ্রয়ে ১৮২৩ সালে দেখালেন যে চর্বিত্তে অনেক রকম পদার্থ আছে ও তার মধ্যে কয়েকটি আলো দেবার পক্ষে একেবারেই 'অপদার্থ', তাদের



াথ, ১৩৮৫

ৰ দিয়ে চৰ্বিৰ ছালাতে হবে 'দেখা গেল চৰ্বিতে প্ৰধানত আছে শক্ত এগাসিড ষ্টীয়ারিণ ীয় এ্যাসিড ওলেইন এবং গ্লিসিরিণ। এই-গ্লিসিরিণ অন্ত কাজে দরকারী হলেও দেখা গেল লো দেবার পক্ষে একেবারে অকর্ম্মন্য। শক্ত ষ্টীয়ারিণ চার্বিই প্রমাণ হোল সবচেয়ে কাজের নিষ। বছর দশেক গবেষণার পর ষ্টীয়ারিণকে অন্ত 'অপদার্থ' থেকে একেবারে স্ত্রিয়ে ফেলা সম্ভব াল, প্রায় বছর কুড়ি এই ষ্টীয়ারিণ ঘরে ঘরে আলো দিল। কিন্তু ভারপর আবিষ্কার হোল আর ক নতুন জিনিষ। পেট্রোল তৈরী করার সময় একটা চকচকে সাদা শক্ত পদার্থ পাওয়া গেল— ানাম আমাদের অতি পরিচিত—প্যারাফিন। কিন্তু আনেরিকার পেট্রোল থনিগুলো াবিকার না হওয়া পর্যান্ত এর প্রচলন বেশী হোল না। কিন্তু তারপর এর ব্যবহার থুব ড়ে গেল। বাড়বেই ত, প্যারাফিন তৈরী হওয়া খুব শক্ত নয়। কিন্তু গোল বাধল য়ারিণ বাত্তি ও প্যারাফিণ বাতির তুলনা করে এবং শীঘ্রই দেখা গেল প্যারাফিন াম আগুনের তাপে বেঁকে যায় কিন্তু ষ্ঠীয়ারিণ মোমবাতি বরাবর সোজা থাকে ক বৈজ্ঞানিক তথন বুদ্দি করে এদের মিলিয়ে দিলেন—ফল হোল চমংকার। যে ঠিকমত গাভাগি করে এদের মেলাতে পারল তাদেরটাই হোতে লাগল বেশী কাজের জিনিষ। এবং রিকরদের বাহাত্রী হোল এই মেশানতেই। কাজেই মোমবাতির এই **ত্**টিই হোল আসল নিষ ও চর্বিব থেকে ষ্টীয়ারিন আলাদা করে বা ঘন কবে পরিষ্কার করা এবং প্যারাফিনের ঙ্গ মেশানই হোল মোমবাতির কারখানার সবচেয়ে বড় ও প্রধান তুটি কাজ।

ষ্টীয়ারিণ আলাদা করার জন্ম প্রথমে চর্বিগুলো বড় বড় পাত্রে গলান ও ফোটান হয় তে তার মধ্যে নানা বিজ্ঞানীঃ বাজে জিনিষ সরিয়ে ফেলা যেতে পারে। পরে তাদের তামার ত্রে (outoclre) চুণ ও জল মিশিয়ে কয়েক ঘন্টা ধরে বাষ্পের চাপ দেওয়া হয় ফলে হয় গ্রু চুণ ও জল চাপের চোটে চর্বির থেকে চার্বি এ্যাসিড ও গ্লিসিরিণ আলাদা করে ফেলে। কাজটা সম্পূর্ণ হলে তামার পাত্রটা থেকে অন্য একটা পাত্রে সব জিনিষ্টা ঢেলে ফেলা হয় গ্লিসিরিনটা সরিয়ে নেওয়। হয় —এবং চুণটাকেও একটা অন্য এ্যাসিড সালফিউরিক এ্যাসিড য়ে তাকে আলাদা করা হয়।

এরপরে ষ্টীয়ারিণ (ও ওলেইন) নিয়েও তাকে থুব কড়া সালফিউরিক এ্যাসিডে ধুইয়ে।ওয়া হয়—তাতে রং পরিকার হয় বাকি বাজে জিনিষ নষ্ট হয় ও ওলেইন কিছু কিছু য়ারিণে পরিণত হয়। কিন্তু এখনও কাজ শেষ হয়নি একে আরও পরিকার পরিচ্ছন্ন করা কোর তার জন্মে বড় বড় পাত্রে তাদের বাজ্পের দ্বারা গ্রম করা হয় যঙক্ষণ না তা থেকে প্রের উৎপত্তি হচ্চে—হলে এ বাজ্প সোজা কতকগুলি পাত্রের (condensers) মধ্যে দিয়ে



চালিয়ে ঠাণ্ডা করা হয়—ঠাণ্ডা হওয়ার দরুণ পাত্রগুলি থেকে ঐ চর্বিব এ্যাসিড জলের মত অন্ত বড় পাত্রে ডাদের এনে ফেলা হয়। তারপর চ্যাপটা থালার মত টিনের পাত্রে ডাদের ঢালা হয় ও শীঘ্রই হাওয়া লেগে তারা শক্ত হয়ে পড়ে।

এখন এই মোমে ষ্টীয়ারিণ ও ওলেইন তুই আছে। কিন্তু প্রোপুরি মোমবাতির কাজে এই ষ্টীয়ারিণটারই মূল্য বেশী আগে বলেছি। এই শক্ত জিনিষটা ক্যানভাসের চ্যাপটা চ্যাপটা থলেতে পোরা হয় এবং তাদের ওপর কলের চাপ (Hydraulic Pressure) দেওয়া হয়, চাপের চোটে ওলেইনটা ক্যানভাসের গা ভেদ করে গলে বেফতে থাকে ষ্টীয়ারিণ তার চেয়ে শক্ত জিনিষ বলে থলের মধ্যে থেকে যায়। এই চাপের পর থলে থেকে বার করে দেখা যায় ষ্টীয়ারিণ বরফের মত সাদা ও স্থানর হয়ে গিয়েছে। এরপর এ থেকে কেমন করে মোমবাতি তৈরী করা হয় ভার কথা বলছি।

কিন্তু তার আগে আমাদের পূর্বন পরিচিত্ত পারোফিনটার সদগতি দেখতে হবে। এর হলদে রংটা আলোর পক্ষে ক্ষতিকর আব এথেকেও নরম প্যারাফিনের অংশ ও তেলের ভাগ সরাতে হবে। মাটির নীচে বড় বড় পাত্রে (underground tanks) এদের চেলে ফেলে বান্প দিয়ে গলিয়ে ফেলা হয়। গলবার পরে পান্প করে ওপরে অন্স পাত্রে থিতিয়ে দেবার জন্ম তোলা হয় পরে জলের ভাগ বার করে অন্স চ্যাপটা পাত্রে এদের ঠাণ্ডা করে আবার সামান্ম একট্ট গরম করা হয় যাতে ঐ প্যারাফিনের নরম অংশ গলে বেরিয়ে যায়। এই কাজটা খব সাবধানে করতে হয় নইলে আসল প্যারাফিনের অনেক অংশ নষ্ট হতে পারে। কিন্তু আরে। একবার একে পরিন্ধার না করা পর্যান্ত বৈজ্ঞানিক ও কারিকর সন্তুষ্ট হন না। কাঠ কয়লাকে এবার কাজে লাগান হয়। তোমরা ভাববে তাহলে এবার যা পরিন্ধার হয়ে ছিল তাও গেল বুঝি সব কালো হয়ে যাবে। কিন্তু তা হয় না বালির মত কাঠ কয়লাও গলা জলীয় জিনিব পরিন্ধার করে। প্যারাফিনকে আবার গলান হল এবং বেশ করে কাঠকয়লা দিয়ে একটা পাত্রে (agitator) নাড়াচাড়া হোল। তারপর কার্বন রইল নীচে পড়ে ও নলের মধ্যে করে বান্স দিয়ে প্যারাফিনটা উড়িয়ে অন্যপাত্রে আনা হোল। এবার প্যারাফিন ও ষ্ঠীয়ারিণ এদের মেলাবার ব্যবস্থা করা হোল অন্য একটি ঘরে (mixing room).

মোম তৈরী করার কথা এতক্ষণ বললাম। এবার বাতির কথা। তারপর মোমবাতি আমরা যেমনটি বাজ্ঞারে দেখতে পাই, একসঙ্গে কেমনভাবে তৈরী হয় তার কথা। গোড়ায় সাধারণ তুলোর স্থতো কয়েকটি আলগা ভাবে জড়িয়ে তাতে বাতি তৈরী করা হোত। কিন্তু দেখা গেল এতে আলো স্ববিধের হচ্চেনা আলো নিবে নিবে যাচেচ। ১৮২৫ খুষ্টাবেদ এক



রাসা বৈজ্ঞানিক (ফ্রান্সেই মোমবাতির যা কিছু আবিস্কার) দেখালেন যে স্থতোগুলো না ড়িয়ে বেশ করে পাকালে বাতিটা সামান্ত মুয়ে পড়ে তাতে হয় কি সেজোসুজি জ্বললে স্থতোর ণষভাগ যেটা পুড়ে পুড়ে মোটা হয়ে যেতো—তা না হয়ে সেটা পুড়ে বেরিয়ে যাবে ও আলে। রিষ্কার হবে। কিন্তু আরো একটা কাজ করা দরকার। স্থতোর ভেতর যে ছাই ও অগ্যাগ্য ক্ত খনিজ পদার্থ থাকে তাকে বাদ দিতে হবে কারণ দেগুলি জমে বাতিটাকে সম্পুর্ণ পরিষ্কার লতে দেয় না। দেখা গেল বোরাক্স ও আমোনিয়া সালফেট জলে গুলে সেই জলে বাতিটা বিয়ে রাখ। যায়—তারপর যদি তাকে শুকিয়ে নেওয়া যায় তাহলে বাতি স্থন্দর পরিচ্ছন্ন ভাবে লতে থাকে। এর কারণ কিছুই নয়—বোরাক্স ও এমোনিয়া জলে ডোবানর দরুণ ছাইভাগ লো বোরাক্সে মিশে কাচের বিন্দুতে পরিণত হয়ে বাতি থেকে খসে যায় ও বাতির শেষভাগ রিষ্কার হয়ে যায়। ঠিক সাইজ মত বাতি কাটাও বেশ বাহাতুরীর ড় বেশী লম্ব। করলে ধোঁয়। হবে ভালো আলো হবে ন। আবার বেশী ছোট হলে লা মোম সময় মত ভালোভাবে পোড়াতে পারবেনা—ফলে আশে পাশে মোম গলে জমাট াধতে থাকবে।

এবার মোম ও বাতি একসঙ্গে লাগিয়ে ঠিকমত শক্ত করে বাজারের জন্ম তৈরী করা। চন্ত্র বাজারে যেতে এখন বহুং দেরী। ষ্টীয়ারিণ ও পারোফিণ ঠিকমত মেলাবার পর ঐ লান মোম একটা বরাবর লম্বা পাত্রে ঢালা হয় ; এই পাত্রের ওপর উচ্তে লোহার ফ্রেমে বাতি াগান থাকে ঐ বাতি শুদ্ধ লোহার ফ্রেম এবার গলান মোমে কয়েক সেকেণ্ড (dipping rocess) ডোবান হয়—পরে গলা মোম শুদ্ধ বাতির সঙ্গে ফ্রেমটি ওপরে তোলা হয় ও একটা াকের ওপর শক্ত করবার জন্ম রাখা হয়। এই রকম ক্যেকবার ডোবান হয়, তারপর মোম-াতি চাঙড় লোহার ফ্রেম থেকে কেটে নিয়ে কাঠের রডে চালান করা হয়। এর পরেও আবার ু আগের মত ভোবান ও ঠাণ্ডা করা হয় যতক্ষণ মোমটা ঠিকমত না ঘন ও মোটা হয়। রপরে মোমকে শেষ কাজের জন্মে বাষ্পের মধ্যে করে চালিয়ে ছাঁচে ঢালা হয়। মোমকে ই ছাঁচে নিয়ে যাবার ও ঢালার নানা আধুনিক উপায় ও যন্ত্র আ দকাল আবিষ্কার হয়েচে। াঁচ থেকে বার করে অথবা কোথাও কোথাও ছাঁচের ভেতরই ঠাণ্ডা জ্বলে মোমকে বেশ করে ভিয়ান হয় এতে মোম বেশ শক্ত ও চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এরপর কারিকর মোমগুলি াত্যেক ছাঁচ থেকে বার করে ছুরি দিয়ে বাতিগুলো আধ ইঞ্চি আন্দান্ধ কেটে দেয়। মোম াতির কারখানায় নানা রকম ছাঁদ মজুত থাকে —ছোট, বড়, মাঝারি, সরু, মোটা, লম্বা, বেঁটে ব প্রকাণ্ড ছাঁদ, পূজাপার্ব্বনে বিশেষ ধরণের ছাঁদ নানা অদ্ভুত আকৃতির ছাঁদ সব মজুত থাকে।





এগুলি সাইজ হিসেবে বাজারে একপয়সা, তুপয়সা, এক আনা তু'আনা ইত্যাদি দামে বিক্রী হয়। বড় দিনের সময় ইংলণ্ডে, ইউরোপে পাঁচ ফিটের ওপর লম্বা মোমবাতি তৈরী হয়। অনেক সময় এই বড় মোমবাতিগুলির গায়ে হাতের স্থুন্দর নানা কাজে চিত্রবিচিত্র করা হয়।

# শেয়াল ভাগ্নে

## শ্রীসুকুমার দে সরকার

ভর সন্ধ্যেবেলা। বনের পশ্চিমটা টুকটুকে লাল হয়ে উঠেছে। লম্বা ঘাসগুলো বাভাসে ত্লছে। তারই একটা ঘন জায়গায় বাঘ ঢুকে গর গর করে বলল—নাঃ ওই পাজীটার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ রাখা হবে না!

বাখিণী তার সাদা পেটটা সবুজ ঘাসে ঢেলে দিয়ে শুয়েছিল। সে জিগেস করল—কার কথা বলছ গো ?

- —ওই পাজী শেয়ালটা।
- —কেন আবার কি করল ?
- —আর বাকী কি করবে ? মারুষের সমাজে কি মুখ দেখাবার জো রেখেছে ?
- —ভোমার ওই সোনাম্থটা বৃঝি মানুষে থ্ব আদর করে দেখে ?—বাঘিণী হেসে জিগেস করল।

বাঘ বলল—আহা শোনই না! মানুষের ছানাগুলো শুদ্ধ আজকাল জেনে গেছে শেয়াল কি করে আমাদের ঠকিয়েছে ? মানুষগুলোও যেমন!

বাঘ ঘেরায় একটা ঘড় ঘড় শব্দ করল।

—ভারা আবার বইয়ে সে কথা লেখে। কেন বাপু ? লেখ না আমাদের গায়ে কত জোর ভা নয় কেবল ওই পাজী শেয়ালটার কত বৃদ্ধি, কি করে জানোয়ার ঠকায় খালি সেই সব। নাঃ, ও পাজীটার সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নয়!

ৰাঘ তার প্রকাণ্ড থাবাটা চাটতে লাগল।



তারপরে দিন যায় সুখে তুঃখে। শীত গিয়ে বসস্ত এল, বন ফুলে ফুলে ভরে গেল, বাঁশ গড়ে টিয়া পাখীদের কলরব। বাঘিণীর তুটো ছানা হোল ছোট্ট ছোট্ট নরম তুলতুলে গায়ে লদে হলদে ছোট ছোট বুটি।

বাঘিণী একদিন বলল—আহা আমার বাচ্ছারা কেমন মিষ্টি! এমন ছানা আর কারো য় না। বুঝেছ গো বাছাদের অন্ধপ্রাশনের দিন জ্ঞাতি গোষ্ঠিদের খাওয়াতে হবে। কি কি বে বলত ? হরিণের মাংস, হাঁসের কচি হাড়, আস্ত খরগোস.....

বাঘ জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চাটতে চাটতে বলে উঠল—আহা হা হা! বাঘিণী বলেই চলল—সারসের ঠ্যাং, পাঁঠার মুডি...

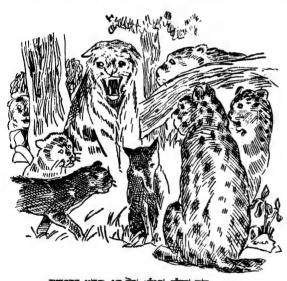

यमप्रवन (थरक এन देश (केंग्रा केंग्रा वाच-

—পাঁঠা আবার কোথায়
পাওয়া যাবে !—বাঘ বলে উঠল।

—কেন জোগাড় করতে
পারবে না ! পাঁঠা কিন্তু চাই।

বাঘ বলল—ছঁ! পাঁঠার খবর জানে ওই পাজী শেয়ালটা, কিন্তু ও-পাজীটাকে কিছুতেই বলা হবে না!

বাঘিণী বলল — তা কি হয় ? হাজার হোক জ্ঞাতি ত! এমন স্থের দিনে কি ওকে বাদ দেওয়া যায় ?

দেখতে দেখতে বাঘের ছানাদের অন্নপ্রাশনের দিন এসে পড়ল। সুন্দর বন থেকে এল য়া কেঁদো কেঁদো বাঘ, গুজরাট থেকে বৃটিদার চিতা, হিমালয়ের মিশ কালো বাঘ, বন বেরাল গম আরও কত কি। শেয়ালও এল শেষ কালে।

শেয়াল এসে বলল—কি মামী পাঁঠার জোগাড় হয়েছে ত ?

বাঘিণী বলল—না বাবা আর সব হয়েছে ওইটি কিন্তু তোমাকে জ্বোগাড় করে দিতে বে, তুমি হলে আমাদের আপন জন, আপনার লোক!

গোঁফ চুমরে, লেজ ফুলিয়ে শেয়াল জবাব দিল—তুমি কিছু ভেবো না মামী আমি সব জাগাড় করে দেব, শুধু বাঘা মামাকে একবার আমার সঙ্গে আসতে হবে।



বাঘিণী একগাল হেসে মূলোর মত দাঁত বার করে বলল,—নিশ্চই, নিশ্চই!

বনের পারে চাষীদের ঘর, তার পাশে ক্ষেত খামার। ঘরের লাগোয়া খোঁয়াড়। খোঁয়াড়ে ছাগলরা ঘুমুচ্ছে। রাত নিশুতি। বাঘকে পথ দেখিয়ে চুপি চুপি শেয়াল সেখানে নিয়ে এল।

— সামা ওই যে খোঁয়াড়, ঝাঁ করে ভেতরে লাফিয়ে পড়। তারপরে একটা করে পাঁচা মার আর এপারে ফেলে দাও আমি একটু টেনে নিয়ে গিয়ে ওধারে জমিয়ে রাখি। শেষে জজনে মিলে নিয়ে যাওয়া যাবে।

বাঘেরত আগে থেকেই জিভে জল ঝবছিল সে আর কোন কথা না বলে খোঁয়াড়ের ভেতর লাফিয়ে পড়ল। একটা পাঁঠা মেরে সে এপারে ফেলে দিল —এই নাও ভাগ্নে সরিয়ে রাখো।

শেয়াল মরা ছাগলটাকে টেনে
টেনে বনের ভেতর নিয়ে এল। বাঘ
ওদিক থেকে শেয়ালকে বলল—ও ভাগে তু
ছাগলগুলো সব জেগে গেছে, বেজায়
ছুটো ছুটি করছে একটাকেও ধরতে প্র

শেয়াল ততক্ষণে মরা ছাগলটার ব লেজের দিক থেকে চিবুতে স্থক্ত করেছে, সে বলল—মামা তোমার এই বীর



লেজের দিক থেকে চিবুতে হুরু করেছে

গলায় একটা হুস্কার ছাড়ো না, ভয়েই ছাগলগুলো আধমরা হয়ে যাবে।

তাই না শুনে বাঘ মারল এক হৃষ্কার, পৃথিবী কেঁপে উঠল। সেই হৃষ্কারে চাষার দল জেগে উঠল।

#### — বাঘ—বাঘ—বাঘ পড়েছে!

চাষার দল লাঠি সড়কি নিয়ে ধেয়ে এল। সকলে মিলে প্রাণপণে পিটতে স্থরু করল বাঘকে। বাঘ একবার দাঁত বারকরে খিঁচুনী দিতে গিয়েছিল কে যেন একটা ছলস্ত মশাল বাঘের মুখে গুঁজে দিল। বাঘ একেবারে চুপ। শেষে আধমরা হয়ে পড়ে রইল বেচারা।



11**খ. ১৩৪৫** 

এদিকে ধূর্ত্তশেয়াল মনের স্থাথে মরা পাঁঠাটাকে পেট ভরে ভোজন করে নিল। ঠাটার লেজের চুলগুলো পড়ে রইল শুধু। আহা কতদিন এমন কচি পাঁঠা খাওয়া হয়নি, ভদিয়ে গোঁফটা চাটতে চাটতে সে ভাবল। ভোর হয় হয়, দূরে থোঁয়াড়ের দিকে চেয়ে সে থল বাঘটা আসতে থোঁড়াতে খোঁড়াতে। শেয়াল করল কি, অমনি একেবারে হাত পা লে পড়ে গোঙাতে স্কুক করে দিল।

বাঘ ভেবেছিল এসে শেয়ালকে লাগাবে তিন থাপ্পড় যাতে সে নিজের নাম ভুলে গিয়ে মকরে যে সে ইছর, কিন্তু ভার অবস্থা দেখে জিগেস করল—কি ভাগে কি হল ?

শেয়াল কাংরাতে কাংরাতে জবাব দিল—ওঃ মামা! মেরে পিঠ একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছে র নড়তে পারছি না।

- --পাঠাটা কি হোল ? বাঘ জিগেস করল।
- আর বল কেন ? এই চাষাগুলো নিয়ে গেল।

বাঘ বলল—আর কি হবে ? প্রাণ নিয়ে বেঁচেছি এই ঢের ! চল এখন ঘরে ফেরা যাক্।
একপেট খেয়ে শেয়ালের আর হাঁটতে ইচ্ছে করছিল না। সে তেমনি কাংরাতে
ংরাতে বলল—না মামা তুমি যাও আমার আর চলবার ক্ষমতা নেই, আমি এইখানেই মরি
ম যাও।

- --- আরে তাও কি হয় ? বাঘ জবাব দিল।
- —কি করব এমন মার খেয়েছি যে আমার আর ওঠবার শক্তি নেই।
- —এক কাজ কর ভাগ্নে তুমি আমার পিঠে উঠে পড় আমি তোমায় নিয়ে যাচ্ছি।

বাঘের পিঠে চড়ে বসল ধুর্ত্ত শেয়াল। বাঘ তাকে পিঠে নিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে তে যেতে বলল—অমন মুষড়ে যেও না ভাগ্নে! গিন্নী যা জোগাড় করে রেখেছে সে সব লেই আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

পথে যেতে যেতে আগে পড়ে শেয়ালের গর্ত। সেই গর্তর কাছাকাছি আসতেই য়াল ঝঁ। করে বাঘের পিঠ খেকে লাফিয়ে পড়ে বলল—মামা আজ আমার বড় পেট মড়াচ্ছে, মামীকে বোলো আর একদিন পাঁঠা জোগাড় করতে যাওয়া যাবে, মামীকে নিয়ে। মান্ত পাঁঠা জোগাড় করা কি তোমার মত বীরের সাজে ?

এই বলেই শেয়াল টুক করে গর্ত্তে ঢুকে গেল।

# বিজ্ঞাপন-পড়ার "হবি"

# শ্রীসুকুমার লাহিড়ী

ভোমাদের অনেকেরই অনেক রকম থেয়াল বা hobby আছে, চল্ভি কথায় যা'কে আমরা ব'লে থাকি "বাতিক"। যেমন মনে করো, কেউ নানান্দেশের নানারকম ষ্ট্রাম্প বা ডাক্টিকিট সংগ্রহ কোবতে ভালবাসো; কেউ নাম-করা লেখক-লেখিকাদের ফটো সংগ্রহ কোরতে ভালবাসো, আবার কেউ ক্যামেরা নিয়ে সারাদিন এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে থুব আনন্দ পাও—এমনি কত কি! কিন্তু কেউ যদি বলে, "আমি বিজ্ঞাপন পড়তে ভালবাসি আর সে-গুলো আমার খাতায় এঁটে রাখতে খুব আনন্দ পাই"—তা হ'লে ভোমরা ভা'র সম্বন্ধে কি ভাবো—বল তো? নিশ্চয়ই এটা ভোমাদের কাছে থুব অদুত ব'লে মনে হয়—নয় কি! কিন্তু ভোমরা ভা'র সম্বন্ধে যাই মনে করোনা-কেন, এমন থেয়ালী সত্যি সভ্যিই আছে এবং ভা'রা এ'তে আনন্দও পায় যথেষ্ট, যদিও এ'দের সংখ্যা এমন একটা বেশী নয়। সে যা'হোক্, এই বিজ্ঞাপন পড়ার অভ্যেসটা কিন্তু সত্যি ভালো। আনন্দ ছাড়াও, এ'তে জানবার অনেক জিনিষ আছে যা' আমাদের বর্ত্তমান ও ভবিয়াং জীবনে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লে মনে হয়। তাই, এ-খেয়াল বা অভ্যেসটাকে হেসে উড়িয়ে দেবার মত অতো তুচ্ছ মনে করা উচিত হ'বে না।

এই তো তোমাদের "রংমশালে" অনেক বিজ্ঞাপনই তে। ছাপা হয়। আচ্ছা, সন্ত্যি বলতো, তোমাদের মধ্যে ক'জনে এ'গুলে। পড় ? "রংমশালে"র মজার মজার গল্প পড়ার উৎসাহেই তোমরা বিভার, কে আবার এইসব নীরস বিজ্ঞাপন পড়তে যা'বে ! কিন্তু সেটা মনে করা তোমাদের কতটা ভুল তা' বুঝতে শিখবে তখন, যখন এই অভোসটি আরম্ভ কোরবে।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো ভাবো, সম্পাদকমশাই কেন যে এই বিজ্ঞাপনগুলো ছাপেন শুধু শুধু! অ্যান্সের সঙ্গে ইনসিওরেন্স কোম্পানীর বিজ্ঞাপন যথন আবার দেখতে পাও তখন হয়তো মনে করো—এ-গুলো আবার কেন ? বিস্কুটের বিজ্ঞাপন, বইয়ের বিজ্ঞাপন কিবো ক্যামেরার বিজ্ঞাপন যে ছাপা হয় তা'র না-হয় একটা মানে আছে, কেননা বিস্কৃট খেতে ভাল, পৃষ্টিকর স্থতরাং এগুলো কিন্তে বাবা-মা'কে বল্তে পারি, নিজেরাও কিন্তে পারি, ক্যামেরা কিবো এ ধরণের জিনিষও না হয় কেনা গেল, কিন্তু ইনসিওরেন্স ? বাবা-মাকে



মাবার এ'সম্বন্ধে কি ব'লবো ? আর. এখন তো আমাদের রোজগার কোরবার মত বয়সও য়নি, ভাব্বারও সময় নয়, তবে ? এমনটি তোমাদের মনে আসাও থুব স্বাভাবিক। কিন্তু, হাা, মকাক্স বিজ্ঞাপনের মতো, ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সম্বন্ধেও তোমরা তোমাদের মা-বাবা কংবা অন্য যাঁরা তোমাদের অভিভাবক তাঁদের জিজ্ঞাসা কোরতে পারো। তোমাদের য-বয়স এটা শেখবারই বয়স তাই এ'বিষয় কিছু যদি এখন থেকেই জানতে চেষ্টা করো গাঁতে লাভ ছাড়া তো ক্ষতি নেই। যখন বড়ো হ'বে, তখন এ বিষয়টা তোমাদের কম-বশী সবায়েরই আবশ্যক হ'বে। আর, তা' ছাড়া, আগের মতো, ইনসিওরেন্স কোম্পানী-গুলো কেবল বড়োনের নিয়েই বাস্ত নেই। তোমরা যা'রা ছোট--স্কুল-কলেজে পড়ো, কংবা তোমাদের চাইতেও যা'রা ছোট—তা'দের জন্মেও এই কোম্পানী**গুলো আজকাল এমন** াব স্থন্দর স্থন্দর ব্যবস্থা কোরছে যা' শুন্লে তোমরা আজই তোমাদের যারা বড়ো তা'দের চাছে গিয়ে অনেক কথা জানতে চাইবে।

এই সব ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলো তোমাদের জ্বফো কি করতে পারে জ্বান ? তামাদের জন্মে তা'রা এমন সব ব্যবস্থা করতে পারে. যা'তে কোরে তোমরা লেখা পড়া শৈথে' নিজেদের মানুষ কোরে তুলতে পারো। সাধারণতঃ এই সব কোম্পানী ছোট ছোট ছেলে ময়েদের অভিভাবকদের সঙ্গে এমন বন্দোবস্ত ক'রে থাকে যা'তে ছেলে-মেয়েদের বয়সের সঙ্গে াঙ্গে তা'দের লেখা পড়া প্রভৃতির দায়িত্ব ইনসিওরেন্স কোম্পানীই গ্রহণ করে থাকে। তখন মভিভাবককে ছেলে-মেয়েদের জন্মে একটি পয়সাও এদিকে ব্যয় কোরতে হয় না। কথাটা মারো একটু পরিষ্কার ক'রে বলি।

মনে করো, তোমার বয়স পাঁচ বছর। বিশ বছর পরে তোমার বাবা কাজ থেকে মবসর গ্রহণ কোরবেন। আরো মনে করো, তোমার আরো হ'টী ভাই ও একটি বোন মাছে। তাদেরও লেখা-পড়া শেখাতে হ'বে। তোমার বাবার ইচ্ছা যে, তোমার বয়স াখন পঁচিশ বছর হবে, তখন তিনি তোমাকে কৃষিবিভায় বিশেষ জ্ঞান-লাভের জ্ঞাে বিলেড পাঠাতে চানু। এর খরচ ও মনে করো প্রায় ৬০০০ টাকা। তোমার বাবার পক্ষে একসঙ্গে এই টাকাটা দেওয়া কি থুব কঠিন হোয়ে পড়ে না ? আর, অবসর গ্রহণ করলেও তো তাঁর এখনকার আয় বন্ধ হোয়ে যা'বে তখন কি করে তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করবেন ? এই অসুবিধা থেকে সহজেই উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে, যদি তোমার বাবা এ সমস্তায় কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সাহায্য নেন্। ইনসিওরেন্স কোম্পানী তখন তোমার গাবাকে বলবে, "হঁটা, আমরা আপনার ছেলেকে বিলেড পাঠিয়ে কৃষিবিতা শেখানোর দায়িছ নিডে



প্রস্তুত আছি তবে আপনাকে প্রতি বংসর ২০০ টাকা করে আমাদের দিতে হবে এবং বিশ বংসর পর্যান্ত ( অবসর গ্রহন করা না পর্যান্ত ) এই ছ'শো টাকা করে প্রতি বংসরই আপনাকে দিতে হবে"। কোম্পানী এই সঙ্গে আরো বলবে, "ভগবান না করুন, আপনার অভাব ঘটলে, প্রিমিয়াম আর দিতে হবে না। পঁচিশ বছর পূর্ণ হ'লেই আমরা আপনার ছেলের এই দায়ির সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন কোরবো"। তোমার বাবা যথন রোজগার করছেন তথন তাঁর পক্ষে প্রতি বংসর ছ'শো টাকা দেওয়া এমন একটা খুব কঠিন নয়। বছরে ছ'শো হ'লে, মাসে কত দাঁড়ায় তা' তোমরাই বা'র কোরতে পারবে। তা'হলে দেখতে পাচ্ছ কিছু কিছু ক'রে দিয়ে কত বড় একটা দায়ির ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ঘাড়ে অতি সহজেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারা যায় আর তা'তে ছেলে-মেয়েদের ভবিয়ং ও কত নিশ্চিত থাকে।

মামি ওপরে একটি অতি সোজাস্থজি উদাহরণ দিলাম কেবল তোমাদের বোঝানোর জন্মে। সতিং সতিং কোম্পানীগুলো ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্মে এমন সব চমংকার চমংকার ব্যবস্থা কোরেছে যা'তোমাদের খুব ভাল লাগবে এবং যা' তোমাদের ভবিগ্যং জীবনের পক্ষে অতাস্ত প্রয়োজনীয়।

আর এ কোম্পানীগুলোও এতো ভালো যে, তোমরা যদি একখানা কার্ড লিখে এদের কাগজ পত্র চেয়ে পাঠাও তা'হলে খুব আনন্দের সঙ্গেই এরা তোমাদের নামে নিজেদের ব্যয়ে নানান্ রকম কাগজ পত্র পাঠাবে। আর, কোন জিনিষ ভালো করে বুঝতে চাইলে ওদের প্রতিনিধি এসে "বিনা ভিজিটে" তোমাদের সব বুঝিয়ে দিয়ে যাবে।

ভোমাদের যদি এ'সম্বন্ধে জানার উৎসাথ থাকে, তা'হলে মাঝে মাঝে আমিও বক্তে পারি।

ইঁয়া, এই সঙ্গে ভোমাদের একটি ভারী মজার খবর দেবো। ভোমরা নিশ্চয়ই কাগজে প'ড়ে থাকবে যে, হল্যাগুদেশের রাজকুমারী জুলিয়ানার একটি ফুট্ ফুটে স্থুন্দর মেয়ে হোয়েছে। ভার নাম রাখা হোয়েছে বার্ট্রিক্স। বার্ট্রিক্স এই বছরের ৩১শে জালুয়ারী জন্মছে। বার্ট্রিক্সর জন্মদিন স্মরণীয় ক'রে রাখার উদ্দেশ্যে য়্যাল্কুয়ারের একটি ইনসিওরেন্স কোম্পানী, ঐদিন হল্যাণ্ডে যভো শিশু জন্মছে তাদের, বিনা খরচায় দশ ফ্লোরিণ মূল্যের একটি ক'রে বীমাপত্র দিয়েছে। ২৫ বছর পূর্ণ হ'লে ভা'রা ইনসিওরেন্সর টাকা পা'বে। জানা গেছে, হল্যাণ্ডে নাকি প্রত্যেকদিন গড়ে ৫০০ শিশু জন্ম-গ্রহণ করে। কেমন সংবাদটি ? ভারি মজার, নয় ?

# ছারাচিত্রের ফ্রেডি

# ত্রীঅধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী

অনেকদিন আগে ভাঙ্গরদেব বংমশালের পাতায় তোমাদের তিনজন ছোট চিত্রাভিনতার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমি তাদেরই মধ্য থেকে ফ্রেডির সম্বন্ধে একটুনানি দিচ্ছি। এগুলোফ্রেডির নিজের কথা এবং তারই লেখা একথানা চিঠির অনুবাদ। সাশা করি তোমাদের ভাল লাগবে।

#### হেন্ডির কথা:

"তোমরা জান আমার একজন বড় লেখক হবার খুব ইচ্ছে, তাই আমি চিত্র সম্বন্ধীয় 
চাগজে ছোটদের কাছে চিঠি লিখতে খুব ভালবাসি। আমার জন্ম হয়েছে ইংলণ্ডের 
Wilshire-এ। আমার বয়স যখন দশ বছর তখন আমি আমেরিকায় আসি 'David'opper-field' ছবিতে অভিনয় কংতে। তখন থেকেই আমি এখানে থাকি, আর এ

ছায়গা আমার কাছে দিন দিন প্রিয় হয়ে উঠছে।

আমার বয়স এখন ১৩ বছর। আমার সপ্তম ছবি 'Captains Courageous' শব হয়ে গেছে। এর ঘটনা হচ্ছে একজন বড়লোকের ছেলেকে নিয়ে। সে পড়ে যায় এক ামুদ্রের কিনারায় এবং সেথান থেকে একজন জেলে তাকে উদ্ধার করে। জেলেদের সাথে গাস করতে করতে সে অনেক বিষয় শিথে ফেলে। ভাব একবার, সত্যিকারের জেলেদের বাথে কাজ করতে আমার কিরকম আনন্দ হয়েছিল।

মাছ ধরার দৃশ্যগুলো তুলতে আমরা Catalineতে যাই। সে সময়টা ছিলো খুব মামোদের। আমি নিজেও অনেকগুলো মাছ ধরি। আমরা একটা হোটেলে ছিলাম। কিন্তু গামাদের অধিকাংশ সময়ই কেটেছিলো নৌকাতে কাজেও মাছ ধরতে।

ছবিতে আমি যে সব পোযাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করি, তাদের অধিকাংশই আমার নিজের। এবং সেগুলো ষ্টুডিও থেকে তৈরী করান। অবশ্য Captains Courageous হবির কতগুলো পোষাক ছিলো আলাদা। আমাকে অনেক পুরোনো জ্বিনিষ পরতে হয়েছিলো। সাধারণত আমি আমার পোষাক-পরিচ্ছদ নিউইয়র্কের একটা



বিলিতি দোকান থেকে কিনি। Aunt Cissy মনে করেন যে আমিই হচ্ছি বাড়ীতে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে নোংরা ছেলে। আমার কিন্তু মনে হয় ছেলের। প্রায়ুই একরকম।

আমার বর্ত্তমানে একটা নৃতন মজার hobby আছে, সেটা হচ্ছে ছবি তোলা, আমার একটা নৃতন Leica ক্যামেরা আছে। আর আছে একটা ডার্করুম (Darkroom) আর ছবি তুলবার যাবতীয় সাজ-সরঞ্জাম। নীচের তলার একটা ঘরে আমি ডার্করুম করেছি। সন্তিয়, এ ভারি স্থান্দর হবি!

আমি দৈনিক হাত খরচের জন্ম ( বৃত্তির মত ) পাই পাঁচসেন্ট করে। যখনই পারি আমি এর থেকে কিছু কিছু জমাতে চেষ্টা করি। সম্প্রতি আমি আমার নিজের একটা লেখার জন্ম পেয়েছি ৭৫ ডলার। সেই টাকা দিয়ে আমি কি করব তা বলছি।—প্রথমতঃ, Aunt Cissyর জন্ম আমি একটা নৃতন চেয়ার কিনব—এতে লাগবে প্রায় ৩০ ডলার। স্কুলের কত-গুলো জিনিষের জন্ম আর প্রায় ৩০ ডলার লাগবে। বাকি ১৫ ডলার আমি রাখব আমার পোষ্ট অফিসের হিসাবে। আমি এই অনুযায়ী কাজ করতে সুক্ করে দিয়েছি।

আমি আমার ছোট মোটরে করে West-woodএর পোষ্ট অফিসে গিয়েছিলাম। আমি তাদের বললাম যে আমি একটা হিসাব খুলতে চাই—মানে কিছু টাকা জমা দিতে চাই। তারা আমাকে কতগুলো প্রশ্ন করলে এবং আমার আফুলের ছাপ নিলে। ত্'ডলারের জন্ম তারা আমাকে এক ডলারের ত্'টো রসিদ দিলে। এসব কাজের সময় আমি Aunt Cissyকে সঙ্গে নেইনি। তাকে খবরটা দিয়ে বেশ একটু তাক লাগিয়ে দিলাম।

দিনের মধ্যে পাঁচ ঘণ্টা আমি স্কুলে থাকি। ছবিতে অভিনয় না কর্বার সময়ও আমি ষ্টুডিওতে যাই। আমি পড়ি ইংরাজি, ল্যাটিন, অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, বানান্ আর রসায়ণশাস্ত্র। শীঘ্রই আমি বাণিজ্যসংক্রান্ত আইন আর টাইপরাইটিং নে'ব। আমার ভাল লাগে বিশেষ করে অঙ্ক আর ইতিহাস।

যখন আমাকে স্কুলে যেতে হয়না বা কোন ছবিতে অভিনয় করতে হয়না তখন আমি আমাদের West-woodএর মুতন বাড়ীতে দিন কাটাই। West-wood হচ্ছে একটা ছোট্ট স্থান হলিউড থেকে কয়েক মাইল দ্রে। আমি উঠি ভোর ৭টায়। তারপর সকালকার খাওয়াটা সেরে, মোটরে বা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বের হই। ঘোড়ায় চড়তে আমি খুব ভালবাসি। সাঁতার কাটতেও আমার বেশ লাগে!



াশাখ, ১৩৪৫

আমার ছটো পোষা জীব আছে। বছর ছয়েক আগে মিস্ কনণ্ট্যান্স্ কলিয়ার নামে কজন অভিনেত্রী আমাকে একটা স্প্যানিয়েল কুকুর দিয়েছেন। আমি তার নাম রেখেছি loncol. গত সপ্তাহে আমি আরও একটা পেয়েছি। সেটার নাম রেখেছি Captain Ianuel Tobias. ওর ডাক নাম হচ্ছে Tobby. Tobbyকে কি করে গলাম শোন:

সেদিন Aunt Cissyকে 'Captain Courageous' ছবির সম্পাদক মি: লারেন্স চান্ কলেনি যে, আমার ছবি সর্বাসাধারণের সমক্ষে আস্বার আগে কয়েকজন বাছাই করা গিকের সামনে দেখান হবে, সেখানে তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন \* ভাবতে পারো কিরকম তি হয়েছিলো আমার! এর আগে আমি কখনত এরকম জায়গায় যাইনি।

তৃপুরে তো খাবার আগে মিঃ লরেন্স এসে হাজির হলেন, তিনি বল্লেন যে তাঁর গাড়ীর শছনে বস্বার জায়গায় আমার জন্ম একটা উপহার রেখেছেন। সেটাই হচ্ছে Tobby.

ছবিতে অভিনয় কর্বনার সময় আমি কি করি তা জানতে চাও নাকি?—বেশ। ঠিক কাল নটায় আমি ষ্টুডিওতে যাই। আমাদের সোফার এডোয়ার্ড আমাকে মোটরে করে থানে নিয়ে যায়। সে দৃশ্যের জন্ম যে সব পোষাক পরতে হবে, সেগুলো পরবার সময় জাকর আমার উপর আবশ্যকীয় কাজগুলো সেরে নেয়। তারপর আমরা 'সেটে' Set) গিয়ে আমাদের 'পার্ট' আবৃত্তি করি। পরিচালক যথন মনে করেন যে ামাদের 'পার্ট' ঠিক হচ্ছে, তথন তিনি চিত্রশিল্পী বা ক্যামেরাম্যান্কে দৃশ্য তোলা ক করতে বলেন।

প্রত্যেকদিন রাত্রিতে আমি বাড়ীতে আমার 'পার্ট' শিখি। এবিষয়ে Aunt Cissy মাকে সাহায্য করেন। যথন আমি বারে বারে পড়ে সেগুলোকে মুখস্থ করি, তথন তিনি তা অংশরূপে অভিনয় করেন। বইতে যেরকম লেখা আছে ঠিক সেই রকম প্রত্যেক থা আমাকে মুখস্থ করতে হয়। এ ছাড়াও ষ্টুডিওতে আরও অনেক কিছুই রবার আছে।"

এই গেলো ফ্রেডির কথা। তোমাদের ভালো লাগলে এবং সম্পাদকমশাই অনুমতি লে আর একদিন ছোট্ট শার্লিকে এনে উপস্থিত করা যাবে, কি বল গ

<sup>\*</sup> একৈ Speak Preview বলে



(পূর্বব প্রকাশিতের পর)

# প্রীপ্পেঘেন্দ্র ঘিত্র

বহুক্ষণ— কভক্ষণ তা তার ধারণাই নেই—তখন কেটে গেছে। একটু একটু করে সমরের যেন জ্ঞান ফিরে এল।

দেহ কিন্তু তথনও প্রায় অসাড়, মাথাটা এত ভারী যে মনে হয় কে যেন মণখানেক পাথর তাতে চাপিয়ে দিয়েচে। মনের আচ্ছন্ন ভাব তখনও কাটেনি। চোখ খুলে চাইতে পারলেও কিছু বোঝবার ক্ষমতা তার নেই। যে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার চারিধার ছেয়ে আছে সেটা বাইরের না তার মনের এইটুকু বুঝতেই তার বেশ সময় গেল।

তারপর ভালো করে একটু জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে সে চমকে উঠল আনন্দে বিশ্বয়ে— একি এখনও সে বেঁচে আছে! বেঁচে আছে শুধু নয়, সহজে নিশ্বাসও নিতে পারছে!

ব্যাপারটা এতখানি বিশ্বয়কর যে খানিকক্ষণ আর<sup>ু</sup>কোন চিন্তাই তার মাথায় জায়গা পেলেনা। তারপর এই আনন্দের উত্তেজনাতেই তার সমস্ত দেহে মনে যেন সাড়া ফিরে এল।

বৃধগ্রহের হাওয়া তাহলে বিষাক্ত নয় ! পৃথিবীর হাওয়ার সঙ্গে হয়ত তার কিছু তফাৎ আছে, তবু তাতে প্রাণ বাঁচে ! মিছিমিছিই তারা ভয় পেয়ে এই মুখোসের শাস্তি এতকণ ভোগ করেছে। অবশ্য তারা আগে থাকতে জানবেই বা কি করে ! পরীক্ষা না করে দেখে



একেবারে সহজ ভাবে বেরিয়ে পড়াও উচিত হত না। বুধগ্রহের বাতাস অক্সরকম হওয়ার দম্ভাবনাই বেশী ছিল। তা যে হয়নি এ ভার সোভাগ্য। যন্ত্রণার চোটে হতাশ ভাবে শেষ মুহূর্তে মুখোসটা না খুলে ফেল্লে সে কিন্তু এ সৌভাগ্য ভোগ করতে পেতনা। চারিধারে গফুরস্ত হাওয়া থাকতেও মুখোদের মধ্যে হাওয়ার অভাবে দে মারা পড়ত।

ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিতে গিয়েও সে থেমে যায়। এখনো ভাগ্যের কুতজ্ঞতা জানাবার দময় বোধ হয় আদেনি। প্রাণে সে আপাততঃ বেঁচে গেছে বটে কিন্তু নিরাপদ সে এখনো মোটেই নয়।

কভক্ষণ যে অজ্ঞান হয়েছিল, বুধগ্রহের কতখানি রাত যে কেটে গেছে কিছুই তার ধারণা নেই। চারিধারে সূচিভেত্ত অন্ধকার, সে অন্ধকার সত্যিই পৃথিবীর অমাবস্থার রাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর। মাঝে মাঝে আকাশের ঘন মেঘের ঢাকনা ভেদ করে বিহ্যাৎ চমকে না উঠলে এই জমাট অন্ধকার বুঝি একেবারেই অসহা হয়ে উঠত।

বিত্যুতের চকিত আলোয় চারিধার আভাবে মাঝে মাঝে দেখতে পেলেও নিজের গসহায় নিঃসঙ্গ অবস্থাটাও সে ভাল করে বুঝতে পারলে। ষ্টাইন কোথায় আছে কে জানে, প্রাণে বেঁচে আছে কিনা তাও ঠিক করে বলা যায় না। এই অপরিচিত অদ্ভুত গ্রহে সে একেবারে একা। সামনে স্থুদীর্ঘ রাত্রি; ভারই মধ্যে চারিধারে কি অজানা বিপদ ভাকে ঘিরে আছে কে বলতে পারে। এতক্ষণ সে যে নিরাপদ আছে কি করে সেইটেই আশ্চর্যা।

এখন তার একমাত্র বাঁচবার উপায় কোন রকমে হাউই জাহাজের ভেতরে ঢুকে সাশ্রয় নেওয়া। কিন্তু সমস্ত জাহাজ অ্যাল্জি লতায় যে ভাবে ঢাকা পড়ে গেছে তাতে শুধু ক্ষণিক বিত্যুৎ চমককে সম্বল করে ভেতরে ঢোকবার দরজা খুঁজে বার করার ভরসা গভান্ত অলু।

তবু সে চেষ্টা তাকে করতেই হবে। মুখোসওলা পোষাক একেবারে ছেড়ে ফেলার ৰুক্ত শরীর অনেকটা হাল্কা বোধ হলেও তুর্বলতা তার যায় নি। তাই প্রথম উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মাথাটা গেল টলে, ভারপুর অ্যাল্জি লতায় পিছল হাউই জাহাজের গা বেয়ে হড়কে একেবারে সে নীচে গিয়ে পড়ল। সেখানেও ঘন আাল্জি লতা গদির মত বিছানো বলেই এযাত্রা গুরুতর আঘাত থেকে সে 'গেল বেঁচে।

কিন্তু এখন হাউই জাহাজের দরজাটি ঠিক কোনখানে নির্ণয় করা দরকার। তা না হলে এই অন্ধকারে অকারণ ঘুরে মরাই তার সার হবে।

পৃথিবী ছাড়িয়ে শ্রীপ্রেমেক্স মিত্র



বিহ্যাতের আলোয় সমস্ত জাহাজের বর্ত্তমান চেহারাটা আর একবার ভালো করে দেখবার জন্মে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তার কাণ খাড়া হয়ে উঠল। কাছেই অন্ধকারে কি যেন একটা একংঘয়ে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কোথায় সে আছে ঠিক স্মরণ না থাকলে কাছাকাছি কতকগুলি গরু চরছে বলেই মনে হত। শব্দটা অনেকটা সেই ধরণের, কিন্তু তার সঙ্গে অত্যন্ত ভারী নিশ্বাসের যে আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল, কোন গরুর গলা থেকে তা বেরুন সন্তব নয়।

সমরের সমস্ত শরীর বসুকের ছিলের মত টান ধরে উঠল ভয়ে আর উত্তেজনায়। ও শব্দের অর্থ যে কি, কি বিভীষিকা যে ওই শব্দের সঙ্গে জড়ান থাকতে পারে, সে সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার নেই। শব্দটি যে বুধের কোন প্রাণীর এবিষয়ে শুরু সে নিঃসন্দেহ। সে প্রাণী যেমনই হোক, তার কাছ থেকে দূরে থাকাই বুদ্দিমানের কাজ বুঝে সে একটু একটু করে অন্ধকারেই পিছু হটতে লাগল। একবার বিছাং চমকে উঠলে সে অবশ্য প্রাণীটিকে দেখতে পেত. কিন্তু তাও সে এখন চায়না। বিহাতের আলোয় সে প্রাণীটিকে দেখতে পেতে পারে বটে কিন্তু তার নিজের ধরা পড়ার বিপদও তাতে কম নয়। তার চেয়ে অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে না পাওয়াই মঙ্গল।

হাতের অন্ত্রটি বাগিয়ে ধরে সন্তর্পণে একটু একটু করে পেছুতে পেছুতে সমর কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। না, বিত্যাং চমকায়নি, কিন্তু হঠাং বুধগ্রহের আকাশ যে ভীষণ তীক্ষ্ণ হুস্কার ও আর্ত্তনাদে কেঁপে উঠেছে, পৃথিবীর মানুষের কাণ কোনদিন তা শোনেনি। সেই হুস্কার ও আর্ত্তনাদের সঙ্গে ভয়ন্কর ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ। পায়ের নীচের মাটিও তাতে কেঁপে উঠছে,— যেন বিশাল তুটি পাহাডই জীবস্ত হয়ে পরস্পারকে আক্রমণ করছে মনে হয়।

ভয়ে হতবৃদ্ধি হয়ে সমরের নড়বার শক্তি পর্যান্ত যেন লোপ পেয়ে গেছে। তার ঠিক পায়ের কাছেই একবার একটি বিশাল কাছির মত জিনিষ যেন আছড়ে পড়ল মনে হ'ল, তবু সমর নিশ্চল নিস্পন্দ। ধ্বস্তাধ্বন্তি করতে করতে জানোয়ার ছটি ক্রমশঃ তার দিকেই সরে আসছে সে বৃষ্তে পারছিল, কিন্তু কি করবে সে ? অন্ধকারে আন্দাজে অস্ত্র ছুঁড়েও ত কোন লাভ নেই!

হঠাৎ আকাশ যেন ঠিক সময় বুঝেই তীব্র বিছ্যুতের ছটায় চারিধার আলোকিত করে তুললে। সে আলোর আয়ু আর কত্টুকু, কিন্তু সেইটুকুতেই যে দৃশ্য সমরের মনের ওপর গভীরভাবে ছাপা হয়ে গেল তা তার অতি বড় ফুঃস্বপ্নেরও অতীত।



দৃশ্যটি হুটি জ্ঞানোয়ারের লড়াইএর, কিন্তু জ্ঞানোয়ার হুটির কল্পনাতীত বিশাল আকার এ বিদঘুটে চেহারা না দেখলে সে হিংস্র লড়াইএর বিভীষিকা কল্পনা করা যায় না।

নিজের বিপদ সম্বন্ধে এইবার সজাগ হয়ে সমর সরে যাবার চেষ্টা করছিল এমন সময় গাবার একটি জানোয়ারের লেজ তার কাছে সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়ল। লেজের সে । সরাসরি তার ওপরে পড়লে সমরের অবশ্য আর চিহ্ন পাওয়া যেতনা, তার আঘাতে থেঁৎলে গাড়গোড় তার গুঁড়ো হয়ে যেত। গায়ের ওপর না পড়ে শুধু একটু পাশে ছুঁয়ে যাওয়াতেই শমর একটা ডিগবাজি থেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল এবং তারপর একরকম ভয়ে দিশাহার। হয়েই হার হাতের অস্ত্র সামনের দিকে আন্লাজ করে বার কয়েক ছড়ে দিলে।

বুধের ওপর সেই অবশ্য প্রথম মানুষের অস্তের আওয়াজ। তার ফল এমন অসাধারণ গবে সমর ভাবতে পারে নি। অস্ত্রের আওয়াজের প্রতিধ্বনি দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাবার আগেই, মাটি কাঁপিয়ে বিশাল একটি জানোয়ারের ক্রত পলায়নের শব্দ পাওয়া গেল, সেই শঙ্গে শোনা গেল আর একটি জানোয়ারের উন্মন্ত কাংরানি ও ছটফটানির আওয়াজ। তার শরেই হঠাং যেন ভোজবাজিতে সমস্ত অধিত্যকা আলোকিত হয়ে উঠল।

বিছ্যতের আলো সে নয়,—সমর অবাক হয়ে দেখলে অ্যাল্জি লতায় ঢাকা তাদের গাউই জাহাজেরই খানিকটা প্লেট সরে গিয়ে তীত্র সার্চ্চলাইটের ছটা বেরিয়ে এসেছে।

হাউই জাহাজ থেকে সার্চ্চলাইট স্থাললে কে! স্টাইন কি তাহলে <sup>‡</sup>নিরাপদে হাউই দাহাজে ফিরতে পেরেছে! এখনো হাউই জাহাজে আশ্রয় পাওয়ার আশা তাহলে তার আছে!

সামনে যে পাহাড়ের মত বিশাল কিন্তুত কিমাকার জানোয়ারটি পড়ে মরণ যাতনায় ইটফট করছে অন্য সময় হলে তাকে ভালো করে লক্ষ্য করবার লোভ সমর সম্বরণ করতে ধারত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তখন সেদিকে দৃষ্টি পর্য্যস্ত না দিয়ে ব্যাকুল ভাবে সে সার্চ্চলাইটের মালোর পরিধির ভেতরে গিয়ে দাঁডাল,—ষ্টাইনের দৃষ্টিতে পড়াই তার এখন একাস্ত দরকার।

এবার বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে তাকে হ'ল না। খানিক বাদেই আর একটি আলোর চৌকোণা রেখা ফুটে উঠল অন্ধকারের ভেতর—হাউই জাহাজের দরজা খোলা হয়েছে।

কিন্তু একি ! সেই আলোর সামনে ছটি ছায়ামূর্ত্তি দেখা যাচ্ছে যে ! এই বৃধগ্রহে সে মার ষ্টাইন ছাড়া আর কোন মানুষই ত থাকতে পারেনা।

কিন্তু এত তার দেখার ভূল নয়! তীব্র আলো পেছনে থাকার দরুণ মূর্ত্তি ছটির চেহার। কালো ছায়ার মত দেখাচেছ। কিন্তু সে ছায়ামূর্ত্তি ত মানুষের মত বলেই মনে হয়। পৃথিবী ছাড়িয়ে শ্রীপ্রেমেক্র মিত্র



কিন্ধা ব্ধগ্রহেও মান্ন্যের মত আকারের বৃদ্ধিমান সভ্য প্রাণী আছে নাকি ? তারাই কি ষ্টাইন ও তার বাইরে যাওয়ার স্থােগে লুকিয়ে এসে হাউই জাহাজ দখল করেছে ! আশ্চর্যা কিছুই নয়, এই অভুত আজগুরি গ্রহে সবই সম্ভব। অজ্ঞান হবার আগে হাউই জাহাজের ওপর থেকে দূরে আগুনের আলােয় য়া সে দেখেছিল তাও তার মনে পড়ল। আগুন যারা খালতে পারে তারা ত সতি্যই সভ্য প্রাণী। তাদেরই দলের কারুর পক্ষে কৌতৃহলী হয়ে হাউই জাহাজে চড়াও হওয়া মােটেই অসম্ভব নয়। তারা শক্র না মিত্র এখনও বলা শক্ত কিন্তু যে রকম প্রাণীই হাক তাদের বিরুদ্ধে আগে থাকতে প্রস্তুত থাকাই ভাল। সমর হাতের অস্ত্র তাদের দিকে উচিয়ে লক্ষ্য স্থির করলে। তারপর কেউ ব্রবেনা জ্বনেও জােরে চীৎকার করে বল্লে.—দাঁডাও, আর এক পা নােডা না।

মূর্ত্তি ছটি সে ভাষায় কি বুঝল কে জানে, কিন্তু দেখা গেল যে তারা থেমে পড়েছে।
তারপর তাদের একজন চেঁচিয়ে বল্লে—কে সমর ? আমরা অজয় আর ডাঃ ক্রল!
অজয়!—সমর চীংকার করে উঠল আনন্দে বিশ্বয়ে! কেমন করে এ অসম্ভব সম্ভব
ত'ল সে ভাবনা তখন তার মাথাতেই নেই!

ক্রেমশঃ



# পঁচিশে বৈশাখ

#### শ্রীপ্রবিন্দ্রলাল পর

পঁচিশে বৈশাখ !—

সকাল বেলার সূর্য্য তথনও আকাশের পূব্দিকে দেখা দেয়নি, শান্তিনিকেতনের লাল কর বিছানো পথে সৌমামূর্ত্তি ঋষি ঘুবে বেড়াচ্ছেন। মাথায় ছথের মত তাঁর সাদ। চুল তােসের দােলা লেগে মুখের এপাশে ওপাশে পড়ছে। ছচােখের উদাস দৃষ্টি স্থান্র মাঠ।ড়িয়ে, লাল ঢেউ খেলানা দিক্-সীমানার শেষে ছেড়ে দিয়ে, ঋষি রবাক্রনাথ তন্ময় হয়ে গছেন।

ধীরে ধীরে সূর্য্য উঠলো। কবির রূপালী চুলে, প্রশস্ত কপালে দীর্ঘ ঋজু দেহে সোনালী রাদের পরশ এসে লাগলো, রবি তার বর-পুত্রের সর্বাঙ্গে যেন স্নেহের আশার্বাদ বুলিয়ে দিন। প্রশান্ত সোম্যা কবির মুখে মৃত্ হাসি ফুটে উঠলো। সে-হাসিতে শিশুর সরলতা, বির সৌম্যতা একাধারে ফুটে উঠেছে। তখন সে ঋষির পানে তাকালে দূর থেকে শুধু গোম করতেই ইচ্ছা জাগে।

ওই প্রভাতী রবির মত রবীন্দ্রনাথের মনও চির তরুণ। ছেলেদের তিনি ভালবাসেন, াদের সঙ্গে তিনি তাদের চোথে ছনিয়াকে দেখতে চান, তাদের মনের মত করে তিনি ভাবতে ান, তাদের কথাই সেইজন্ম বুঝি কবির কলমের মুখে ভাল করে ফুটে ওঠে। নিজের কথা ভবেই বুঝি কবি "যাত্বকর" কবিতায় লিখেছেন—

> "দাড়িওল। বুড়ো লোকটা কিসের নেশায় পাওয়া চোখটা চারিদিকে তার জুইল অনেক ছেলে যা-তা মন্ত্র আউড়ে শেষে একটুখানি মূচ্কে হেসে ঘাসের পরে চাদর দিল মেলে।"



চারিপাশের সেই সব ছোট ছোট ছেলেনেয়েদের মুখের পানে তাকিয়ে যাত্তকর রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল —

> "বয়স তথন ছিল কাঁচা, হালক। দেহথান। ছিল পাথির মতো, শুধু ছিল না তার ডানা।"

তারপর কবির মনে অনেক কথাই ভীড করে এল—

"ছোট কাঠের সিঙ্গি আমার ছিল ছেলেবেলায় সেটা নিয়ে গর্ব ছিল বীরপুরুষি থেলায়।"

তখনকার রবীন্দ্রনাথের এমন শাদা দাড়ি ছিল না, এমন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া ছুধের মত চল বাতাসে এলোমেলো হয়ে পড়তো না, মুখখানি অমন ঋষির মত সৌম্য গম্ভীর হয়ে ওঠেনি। তিনি তখন কবিতাও লিখতেন না। তখন ছোটু একটা ফরস। টুলটুলে ছেলে শুধু আপন মনে এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতো, কথনও সাথীদের সঙ্গে পুতৃল থেলা, ছুটোছুটি করে সময় কাটতো কখনও একা একা।

সকাল বেলায় উঠেই আগে ছোটেন পাখীর খাঁচার কাছে, তারপর—

"কাউকে ছাতু, কাউকে পোকা, কাউকে দিত ধান অন্তথ করলে হলুদ জলে করিয়ে দিত স্থান।"

সেইখানেই কতটা সময় কেটে যায়, তারপর দেখতে দেখতে খেলাধুলোর ফাঁকে --

" কমন করে কয়টী প্রহর কোথায় গেল কেটে

সমস্ত দিন ডাকল ঘুঘু হটী আশেপাশে এঁটোর লোভে কাক এল সব ছুটি, গাঁয়ের থেকে কুকুর এল লড়াই গেল বেধে একটা ভাদের পালালো তার পরাভবের থেদে।"

এমনি ভাবেই কখন দিন হয়ে এল শেষ।—

"রোদ্র পড়ে এল ক্রমে, ছামা পড়লো বেঁকে ক্লাস্ত গোরু গাড়ি টেনে চলছে হাট থেকে।"

"সন্ধ্যা হয়ে আসে সোন। মিশোল ধুসর আলে। ঘিরল চারিপাশে :"



"দিন ফুরাত, কুলুঙ্গিতে প্রদীপ দিত জ্বালি বেলের মালা হে কে যেত মোড়ের মাথায় মালী"

''কাঁসর ঘণ্টা উঠতো বেজে গলির শিবালয়ে সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সভ্যি দিন ভাঙানো ইলেকটি কের হয়নিক উৎপত্তি।"

তারপর কোন এক সময় আরতির ঘণ্টা থেমে যায়, গলির মোড়ে আর মালীর গলা শোনা যায় না, রাত্রির আবছায়া জগংকে ঘিরে ধরে।—

"সমস্ত নিঃঝুম,

জাগাও নেই কোনোখানে কোথাও নেই ঘুম।"

এমন সময় ঘরে বসে থাকতে আর ভাল লাগে না, ছেলেটা ছাতে এসে দাঁড়ায়। কে কখন আকাশ প্রদীপটি খেলে দিয়ে গেছে! তারার মত মিট্মিট্ করে আকাশ প্রদীপটি বাঁশের ডগায় হলছে। তার পানে তাকিয়ে তাকিয়ে মায়ের কথা মনে পড়ে যায়,—

''মাকি তাদের খুঁজে খুঁজে বেড়ায় অন্ধকারে তারায় তারায় পথ হারিয়ে যায় শৃত্যের পারে। মেয়ের হাতের একটা আলাে জালিয়ে দিল রেথে সেই আলাে মা দেখে নেবে অসীম দ্রের থেকে ঘুমের মধ্যে আসবে ওদের চুমাে থাবার তরে রাতে রাতে মাা-হার। সেই বিছানাটীর পরে।"

এমনি ভাবেই যাত্ত্করের ছেলেবেলার মিষ্টি দিনগুলি কেটেছিল। তারপর তিনি বিশ্বের একজন সর্বস্থাষ্ঠ কবি বলে পরিচিত হলেন। চিরদিন তার আসন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গুণীজনদের মাঝে থেকে যাবে, চিরদিন সুধীজনেরা জাঁর বই পড়ে শ্রদ্ধায় বলবেন—

> "তুমি কেমন করে গান করো, হে গুণী, আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুনি।"—

এমন গুণী শ্রেষ্ঠকে যে আজ আমরা আমাদের মধ্যে পেয়েছি, এ আজ বাঙালীর সব চেয়ে বড় গৌরব। যাঁকে নিয়ে আমাদের এই গৌরব, পঁচিশে বৈশাথ তাঁর শুভ জন্মতিথি। সেই শুভদিনে আমরা সকলে একত্রে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের মাঝে দীর্ঘায়ু লাভ করে আমাদের দেশকে আরো মহীয়ান করে তোলেন!

# আদর

#### <u> ত্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ</u>

সূর্য্য তখন অস্ত গেছে রূপ্সী নদীর বাঁকে।
ক্রু এসে জড়িয়ে গলা জানায় হেসে মাকে,—
'মা'গো ওমা, আমি এখন বড় হয়েছি
মোটেও কাঁদিনা;

অ আ ঋ ৯ শেষ করেছি শেষ করেছি ক খ গ ঘ চেনা।

আর কি জান ?

বলছি শোন :

রাত্তিরে মা ঘুম-পাড়ানি যে গান তুমি গেয়ে, ঘুম পাড়িয়ে রাখো আমায় চুমায় চুমায় ছেয়ে সে গান আমি গাইতে পারি—

গাইতে পারি—শক্ত ওতো ভারী!'
ছোট্ট করে চুমার পরশ ছুঁইয়ে রুকুর ঠোঁটে
মা হেসে কন্—'সত্যি থুকু! বটে!'
লক্ষ্মী মেয়ে—সোনা মেয়ে;
ওরে আমার সাত সাগরের আলো করা মাণিক,—'
নিবিড় স্লেহে বুকের মাঝে জড়িয়ে তারে খানিক
কন্ পুনরায়
মধুর ভাষায়:

'রাঙা হাতে কাল্কে আমি গড়িয়ে দোবো বালা, ছলিয়ে দোবো ভোমার গলায় মুক্তো গাঁথা মালা। বাইরেতে ঐ নীল আকাশে ফুটলে ভারা ফুল চয়ন করে সাজিয়ে দোবো ভোমার কালো চুল।



আর যা' কিছু রইলো তোলা আমার মনের তাকে,

ঘরছাড়া সব পায়রাগুলো ফির্লো ঘরে ঝাঁকে।

ঘুম কুমারী এল বেয়ে স্বপন-ভরণী

গগনে চাঁদ উঠলো হেসে

ফুটলো তারা নীল আকাশে

জ্যোছ্না আলোয় উজল হ'লো মাটির ধরণী।'





# ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ওন্ধারধামের যাত্রী

ধান-ক্ষেত্রে পর ধান ক্ষেত্র, তারপর আবার ধান-ক্ষেত্র! সবুজের পর সবুজ আর সবুজ! যতদূর চোথ চলে থালি দেখা যায় সমতল ক্ষেত্র! মাঝে মাঝে নারিকেলগাছ. কলাগাছ আর বাঁশবনের ভিড়। তারই ভিতর দিয়ে সোজা চ'লে গিয়েছে একটি স্থদীর্ঘ রাঙা রাস্তা। এত সোজা ও লম্বা রাস্তা সহজে নজরে পড়েনা!

মাঝে মাঝে দেখা দেয় নদী। কোথাও আছে সাঁকো, কোথাও খেয়া ঘাটে নৌকোয় চ'ডে পার হ'তে হয়।

মাঝে মাঝে দেখা দেয় ছোট ছোট গ্রাম। সরাইখানার সামনে রয়েছে খাবার সাজানো। পথের ধারে উবু হয়ে হয়ে ব'সে আনামী স্ত্রীলোকরা চিংড়িমাছ, কমলা-লেবু ও নারিকেল প্রভৃতি বিক্রী করছে। ধূলোর স্থূপে খেলা করছে নগ্ন বা নেংটি-পরা শিশুরা।

সেই সিধে রাভা রাস্তার উপর দিয়ে ছুটছে তিনখানা মোটর। একখানা গাড়ীতে আছে জয়স্ত ও মাণিক, পরের গাড়ীতে অমলবাবু ও স্থানরবাবু, তার পরের গাড়ীতে দরকারি জিনিষপত্র এবং চাকর-বাকর।

স্থার বাবু বলছিলেন, "এ যে দেখছি অন্নপূর্ণার স্বদেশ ! পাশাপাশি একটানা এত-বেশী ধানের ক্ষেত কেউ কি কখনো চোখে দেখেছে ? হুম্!"

অমলবাবু ব্ললেন, "হঁটা। এ দেশ এম্নি উর্বর শলেই একদল ভারতবাসী সমুদ্র পার হ'য়ে এখানে এসে নৃতন এক রাজ্যস্থাপন ক'রেছিলেন, নৃতন এক সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিলেন।"



- —"হুম্, ও-সব বাজে উপকথা! আমি বিশ্বাস করি না!"
- —"না স্থন্দরবাব্, দেই লুপ্ত সভ্যতার শেষ-চিহ্ন যথন স্বচক্ষে দেখবেন, তথন আর বিশ্বাদের কথাই তুলতে পারবেন না। আচ্ছা, সেই সভ্যতার কিছু কিছু কথা আগেই পোনাকে শুনিয়ে রাখছি।.....এ দেশটা আসলে শ্রামদেশেরই অঙ্গ, খুব অল্পদিনই ফরাসীদের ধিকারে এসেছে। আজ ফরাসীরা এখানে পথঘাট বানিয়েছে, নিবিড় বন কেটে সাফ রেছে বটে, কিন্তু সেদিন পর্য্যস্ত এটা ছিল বাঘ আর হাতীর নিজস্ব মুল্লুক, এখানকার ছর্ভেগ্ন রেণ্যের গভীর রহস্যের মধ্যে অতি-সাহসী মানুষ্ত পদার্পণ করতে ভয়ে শিউরে উঠত! সত্তর জ্বা আগেও পৃথিবী ভঙ্কারধামের নাম শোনেনি।

সতেরো শতাকীতে পর্ত্ত গীজ মিশনরীরা শ্যামদেশে এসেছিলেন ধর্মপ্রচার করতে।
বিদের মধ্যে কেউ কেউ অরণ্যে ভ্রমণ করতে করতে পাহাড়ের মতন প্রকাণ্ড মন্দিরের
গনস্পর্শী চূড়া ও বিপুল এক নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে বিশ্বয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।
রোপে ফিরে তাঁরা অনেকের কাছে এই বিশ্বয়কর কাহিনী প্রচার করেন। মিশরের পিরানডের মতন বড় আশ্চর্য্য মন্দির! বাবিলনের মতন বিরাট জনপদ! সবাই গল্প শুনলে বটে,
কল্প কেউ বিশ্বাস করলে না। পরে সে গল্পও লোকে ভুলে গেল। বড় বড় বটগাছ, বাঁশবন,
বিকেল-গাছ ও নানাজাতীয় লতাগুলা এই লুপ্ত হিন্দুসভ্যতার শেষ-চিহ্নগুলিকে এমন ভাবে
সকে রইল যে, বাইরের কোন কৌতুহলী চক্তু আর তাদের কোন খোঁজই পেলে না।

দিনের পর দিন যায়—বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ! ফরাসীরা প্রথমে ব্যবসাতে ইন্দো-চীনে পদার্পণ করলে। লোকের মুখে জনপ্রবাদ শোনা গেল. অরগ্যের অন্ধকারে
যখানে সূর্য্যালোক সোনা ছড়ায় না সেখানে অজ্ঞাতবাস করছে এক অদৃশ্য রাজ্যের অদ্ভূত
াজধানী, মাইলের পর মাইলব্যাপী নগরের পর নগর। অপূর্ব্ব মন্দির, বিচিত্র প্রাসাদ!
কান কোন পুরাতত্ত্বিদ পণ্ডিতও সেই-সব প্রবাদ শুনলেন। অনেকেই বললেন,
।ই প্রবাদ যদি সত্য হয় তাহ'লে বলতে হবে, ওখানে আগে কোন বিপুল সভ্যতার অস্তিত্ব
ইল। মন্দির, প্রাসাদ, নগর নিশ্চিক্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন এক বিশায়কর সভ্যতা
পছনে কোন চিক্ত না রেখে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে না। বনবাসে লুকিয়ে থাকতে

গারে কেবল অসভ্যতাই।

কিন্তু চীনদেশের পুরাতন ঐতিহাসিক পুঁথি-পত্রেও কামোজের এক আশ্চর্য্য সভ্যতার চাহিণী পাওয়া যায়! Mouhot একজন ফরাসা ভদ্মলোকের নাম। তাঁর কোতৃহল জাগল। লাভক এই সভ্যতাকে গ্রেপ্তার করবার জন্মে গোয়েন্দার মতন তিনি বাঘ আর হার্কীর মুল্লুকে



প্রবেশ করলেন। বাঘেরা জঙ্গলের ছায়ায় ব'সে, হাতীরা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে এবং অজগরের। গাছের ডালে ডালে ঝুলে প'ড়ে সবিশ্বয়ে দেখলে, ওঙ্কারধামের অরণ্যে আধুনিক মানুষের মুখ! ওঙ্কারধামের দক্ষিণ প্রবেশ পথের উপরে জ্বেগে ছিল কালজয়ী প্রলয়-দেবতা শিবের চারিটি বিপুল মুখমগুল, তাদের পাষাণ নেত্রের সামনে বহুযুগ পরে আবার ক্ষুদ্র মানুষের আবির্ভাব হ'ল! বোবা পাথরের উপরে বিশ্বয়ের শব্দ-রেখা ফুটল না বটে, কিন্তু যে অভাবিত কাহিণী বহন ক'রে Mouhot আবার আধুনিক সভ্য-জগতে ফিরে এলেন, দিকে দিকে তা চমকপ্রদ উত্তেজনার সৃষ্টি করলে।

সেকালের পৃথিবীতে এক জাতি যখন আর এক জাতিকে আক্রমণ করত, পরাজিত জাতিকে তথন প্রায়ই দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে হ'ত। তার। আবার কোন নৃতন দেশে গিয়ে সেথানকার বাসিন্দাদের তাড়িয়ে বা বশ ক'রে নৃতন রাজ্যস্থাপন করত। এইভাবে সেকালকার পৃথিবীতে অনেক নৃতন রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে এবং তাদের মধ্যে কোন-কোন রাজ্য এখনো টিকে আছে।

সম্ভবত এইভাবেই একদল হিন্দু ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে সাগর পেরিয়ে শ্রামদেশে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন। কত শতাবদী আগে, এখনো সেটা স্থির হয় নি। তবে তেরো কি চৌদ্দ শতাবদী পর্যান্ত তাদের হাতে গড়া নৃতন সভ্যতার অস্তিহ যে নপ্ত হয় নি, এমন কথা বলা যায়। এবং এই সভ্যতার আশ্রয়ে যে একসময়ে তিন কোটি মান্ত্য নিরাপদে বাস করত, সেটা অনুমান করবার মত প্রমাণেরও অভাব নেই। ওল্পারধাম ছিল তাদের রাজধানী। সে এত বড় নগর এবং তার ধ্বংসাবশেষ এতদূর পর্যান্ত বিস্তৃত যে, সেখানেও বোধ হয় বাস করত দশলক্ষ হিন্দু! আজ তাদের একজনও নেই, তাদের বংশধরদেরও সন্ধান মেলে না!

কিন্তু তাদের মেঘ ছোঁয়া মন্দির মহাকালকে পরিহাস ক'রে আজও বেঁচে আছে—
যেমন বেঁচে আছে মৃত মিশরীদের পিরামিড! ওঙ্কারধামের এই অন্তুত মন্দির। শিল্পের দিক
দিয়ে পিরামিডেরও চেয়ে ঢের বড়, ঢের বিচিত্র, ঢের আশ্চর্যা! মানুষের হাত পৃথিবীর আর
কোথাও এমন মন্দির গড়তে পারেনি। ভাবতে গর্বন হয় যে, এই মন্দির যারা গড়েছে তারা
হচ্ছে দিখিজায়ী হিন্দু—আমাদেরই পূর্ববপুরুষ!

স্থলরবাব্, আমাদের পূর্ববপুরুষদের সেই চিরম্মরণীয় কীর্ত্তি স্বচক্ষে দেখলে আপনাকে স্তম্ভিক্ত হ'তে হবে! মান্নুষের হাত যে এমন মন্দির গড়তে পারে এ-কথা আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না,—মনে করবেন, আমাদের পূর্ববপুরুষরা ছিলেন মর্ত্তে অবত্তীর্ণ দেবতা!"

স্করবাবু উত্তরে মনের মত কথা খুঁজে না পেয়ে কেবল বললেন, "হুম্!"



। १४, ५०८ १

প্রথম গাড়ীতে তথন মাণিক বলছিল, "জয়, কলকাতার অলি-গলিতে চ্যান্ আর ইন্তো এখনো আমাদের থুঁজে মরছে!"

জয়ন্ত ঘাড় নেড়ে বললে, "শত্রুদের যারা নিজেদের চেয়ে বোকা মনে করে, পদে পদে ক মরে তারাই ! থুব সম্ভব আমরা তাদের ফাঁকি দিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে পারি নি।"

— "কিন্তু জয়, যে-জাহাজে আমরা এসেছি তার মধ্যে যে চ্যান্ আর ইন্ছিল না, এটা মি হলপ্করে বলতে পারি। অমলবাবু তাদের চেনেন, জাহাজের আরোহীদের দলে তারা ন না।"

জয়ন্ত অন্তমনক্ষের মত বললে, "হতে পারে। না হ'তেও পারে।" ঠিক সেই সময়ে পিছন থেকে শোনা গেল একখানা মোটরের ভেঁপুর শব্দ !

জয়ন্ত সচমকে গাড়ী থেকে মুখ বাড়িয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলে। সোজা রাস্তা অনেক দূর পর্যান্ত দৃষ্টি চলে। জয়ন্তদের তিনখানা গাড়ী ঠিক পরে পরেই ছুটছে। কিন্তু রো খানিকটা পিছনে দেখা দিয়েছে আরো ছখানা নৃতন মোটর-গাড়ী! রাস্তার উপরে লার মেঘ সৃষ্টি ক'রে গাড়ীত্থানা ছুটে আসছে যেন বিত্যুৎবেগে!

মাণিক সবিস্ময়ে বললে, "এত বেগে ওরা কারা গাড়ী চালায়! ক্রমাগত হর্ণের পর হর্ণ য়ে ওরা আমাদের পথ ছেড়ে স'রে যেতে বলছে! ওদের এত তাড়াতাড়িই বা কিসের গু"

পিছনের গাড়ী থেকে ব্যস্ত স্বরে চেঁচিয়ে স্করবাবু ব'লে উঠলেন, "পথ ছাড়ো, পথ ড়ো! নইলে এখনি 'আাক্সিডেন্ট্' হবে!"

জয়ন্ত নিজেদের 'জাইভার'কে বললে, "গাড়ী নিয়ে একপাশে স'রে যাও। গাড়ী কবারে থামিয়ে ফ্যালো।"

'ড্রাইভার' তার কথামত কাজ করলে। তাদের অন্ত গাড়ীত্থানাও পথের একপাশে য়ে থেমে দাঁড়াল।

গাড়ীর দরজা খুলে জয়ন্ত পথের উপরে নেমে পড়ল। তারপর নিজের. কোমরবন্ধে নগ্ন রিভলভারের উপরে হাত রেখে পিছনদিকে দৃষ্টিপাত করলে। তার ছই চক্ষু প্রদীপ্ত, খ দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব!

ধ্লোর মেঘে-ঢাকা ত্থানা গাড়ী তার অজ্ঞাত আরোহীদের নিয়ে প্রচণ্ড বেগে থুব ছে এসে পড়েছে!

ক্রমশঃ



উপজ্ঞান

শ্রীসভীকান্ত গুড়
লিখিত

শ্রীপোপেশচন্দ্র চক্রবর্তী
চিত্রিত

'দেখলাম, ধ ধৃ কালো আকাশ, তার নীচের দিগন্তে ছড়ানো রাশি রাশি জল। কালো জলে তুফান টেউ আর গভীর অতল থেকে উঠে আসা সোঁসা ধ্বনি। উন্মাদ কালো টেউয়ের বুকে, অন্ধকারে চাঁদের মত, সবুজ দ্বীপ। সবুজ দ্বীপের সবুজ বাগানে একটি লতা—কী অপরূপ শোভা সে লতার! রূপোলী ডাঁটে সোনালী ফুল। লতার চুড়োয়, রূপসীর মাথায় মুকুটের মত, একটি বড় লাল ফুল।

'মহষির কথা শুনতে পেলামঃ এই সেই অমরলতা—যাকে নিয়ে ধ্যান আমার। তুজ জিনিব নিয়ে আমার তপস্থা নয়—এ লতার ফুল পাঁচশো বছর আয়ু দেবে মান্ত্যকে আয়ু কম। জীবনের পুরোপুরি জ্ঞান হবার আগে একদিন পরমায়ু ফুরিয়ে যায় তার। তবু, তবু তো মান্ত্যের কীর্ত্তি কম নয়, পৃথিবীর এপ্রেষ্ঠ জীব সে। ভেবে ভাখো, পাঁচশো বছর পরমায়ু হলে জ্ঞানে বৃদ্ধিতে মানুষ হবে দেবতার সমান। পৃথিবীর ধুলোয় একদিন স্বর্গ নেমে আসবে।

'দেখতে দেখতে চোথের সামনের দৃশ্যটা ঘরের আলোয় একসা হয়ে মিলিয়ে গেল। বিশ্বয়ে আমার মুথে কথা সরল না। মহর্ষি গম্ভীর হেসে বললেন। আজ্ব সব জানবে সব দেখবে তুমি। অমরলতার রহস্ত আর তোমার কাছে আড়াল থাকবেনা।

'আমার চোখের উপর ডান হাতের পাতাটা আস্তে বুলিয়ে নিয়ে মহর্ষি বললেন: পাঁচশো বছরের ইতিহাস ছবির মত ভাখো তুমি। যাদের তুমি দেখবে তাদের মনের গোপন 5 08 C

তুমি জানবে। পাঁচশো বছর তুমি যেন তাদের সাথে ছিলে, তুমি যেন তাদের মনে হয়ে ছিলে। নাজিরা, তুমি ঘুমোও, ঘুমোও, ভুলে যাও তুমি নাজিরা।

'চক্ষের নিমেষে আমার চারিদিক যেন রঙীণ কুয়াসায় আবছা হয়ে গেল। তারপর াকাশের একদিক হতে আর একদিকে টাঙানো একটা কালোপদ্দা উঠে গেল। 'দেখলাম, কত্যুগ আগের এক সমুদ্র তীরে এসেছি আমি। সেখানে কোনো এক ঋষি ন ধ্যানে। স্বপ্ন যেমন চুপি চুপি আসে তেমনি নিঃসাড়ে ঋষির মনে চলে এলাম আমি। ম, ঋষি বসেছেন আশ্চর্য্য ধ্যানে। মানুষকে পাঁচশো বছর প্রমায়ু দেবার ধ্যান। 'কতদিন! কত্রাত্রি! কত্যুগ! তারপর একদিন ধ্যানে ঋষি দেখলেন, কালো সবুজ দ্বীপে রূপসী লতা।

শ্বি চোথ মেললেনা। একহাত তুলে শ্বি ডাকলেন: শাদ্খল! তথন চারিদিক যেন এক দানবের দীর্ঘ শ্বাসে ভরে গেল, যেন কোনো উন্মাদ ঝড় হঠাৎ ক্লাস্ত হয়ে হাঁকাতে ত এলো। ধীরে ধীরে চারিদিক ফোঁস ফোঁস শব্দে ভরে দিয়ে সমুদ্রের গুহা থেকে বার লো অতিকায় অজগর। বয়সে বৃড়িয়ে গেছে, খোলস ফ্যাকাশে মেরে গেছে—জীর্ণ জরাজর্জের সাপ। তার ছোট ছটি চোথে যেন আর আলো নেই, অক্ষের চোথের মত অসাড়।

ঋষির পায়ের কাছে এসে সাপটা মাথা থুঁড়তে থাকল। ঋষি বললেন, 'কালো সমুদ। মীপ। রূপসী লতা।'

'অজগরের চোথ ছটো যেন জলে উঠল। একটা ঝড়ের মত সমুদ্রে সে লাফিয়ে পড়ল, মত ছুটে চলল সে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে।

'একদিন, তুদিন—— অনেক দিন। তারপর একদিন আকাশ হল গভীর নীল, রোদ গীন আগুন, এলো যেন আবীর মাথা ফাল্পনের দিন। সেদিন, নীল সমুদ্র ভরে গেছে । আকুল বাতাসে চারিদিক উদ্বল। সাদা ফেণার ফাকে ফাকে নীল জল উঁকি দিছে মাকাশ থেকে সোণালী আলো চুঁয়ে পড়ছে। অনেকদূরে ঢেউয়ের ধারে ধারে নীল ার একটা বাঁকা দেয়ালের মত দেখা যাচ্ছে দিগস্ত।

'ঋষি সেদিন কান পেতে শুনছেন। সব আওয়াজের মাঝে কী একটা আওয়াজ ন। হঠাৎ ঋষি উঠে দাঁড়ালেন, বাঁশীর মত কী একটা আওয়াজ তাঁর কানে ভেসে। দেখলেন, অনেকদূরে সমূদ্রের ঢেউয়ের উপর একটা ফণা ছলচে। অমবলকা শ্রীসভীকান্ত গুহ

বৈশাখ, ১৩৪৫

'ঢেউয়ের ফেণায় সোনালী শরীরটা ড়বিয়ে, ঢেউয়ের ফেণার উপর মুকুটের মত ফণাটা ভূলে ছুটে এলো। মহর্ষি দেখলেন, কোথায় সেই অতিকায় বুড়ো অজগর! এ যেন তরুণ এক অজগর, ছটি চোখ তার বিস্তাতের মত উজ্জ্বল। ফ্যাকাশে চামড়ায় রঙীন আভা ফুটেচে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তার শরীরটা থর থর কাঁপচে—সে আর ক্লান্ত নয়, সে উদ্দাম, চঞ্চল। সে যেন তখনই মায়ের কোল ছেড়ে সাগর গুহা থেকে উঠে এসেচে।

'ঋষি ডাকলেন: 'শাঙ্খল'। 'ঝড়ের মত গর্জনকরে সাপটা সমুদ্র থেকে উঠে এলো। তার ছটি দাঁতে ধরা একটা লাল ফুল। ঋষি সেই লাল ফুল হাতে তুলে নিলেন। সেই সময়, সমুদ্রের একটা ঢেউ ছল্কে উঠে নীল একটা আরসির মত চমকে উঠলো—তাতে ঋষি নিজেকে দেখতে পেলেন। দেখলেন্, কোথায় তিনি বৃদ্ধ ঋষি! ফুল ছুঁতে না ছুঁতে বৃদ্ধ ঋষি হয়েছেন নবীন কিশোর।

'আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মহর্ষি, এই কি তুমি ?'

'মহর্ষি গন্তীর স্বরে বললেন, 'চুপ! কথা কোয়োনা। একে একে দেখে যাও ইতিহাসের ছবি।'

'ভারপর, একটা কালো যবনিকা নেমে এসে উঠে গেল। দেখলাম, কোন্ এক পাহাড়চুড়োয় এসেছি আমি। পাহাড়চুড়োয় বিশাল গুহা। রাত যেন ত্পহর। গুহায় মশাল জলছে। অন্ধকার যেন রক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুহার একটা দেয়ালে মায়ামুকুর, ত্রিভূবনের সকল ঘটনা ধরা দেয় সেখানে। সেই মায়ামুকুরের সামনে ব'সে আছে যাতুকর কুগুল।

'যাত্বকর কুগুলের শরীরে সাড়া নেই। সে যেন পাথরের একটা মূর্ত্তি। হঠাৎ যেন ভূমিকম্পে পাথরমূর্ত্তি উঠল কেঁপে। যাত্বকর পিঙ্গলের ত্রটি চোখে নিষ্ঠুর হিংসার আগুন ছলে উঠল। তার মুখ পিশাচের মত ভয়ঙ্কর, সয়তানের মত কুটিল হল। দেয়াল থেকে একটা ছোরা খসিয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে কুগুল উঠে দাঁড়ালো।

'কুলুঙ্গি থেকে একটা কৌটা সে পেড়ে আনলে। কৌটা খুলে এক টুকরো কাঁচ সে আন্তে তুলে নিলে। হাতের মুঠোয় কাঁচের টুকরো শক্ত করে চেপে ধরলে। সঙ্গে সঙ্গে সোঁসা যেন ঝড় উঠল।

চক্ষের পলকে তিনশো মাইল পার হয়ে যাত্কর চলে এলো লঙ্কার রাজধানীর প্রান্তে। যতদূরে চোখ যার, থই থই বালু। কিছুটা তফাতে সমুদ্রণ। সেখান থেকে বাতাসে উড়ে এসে মাঠ বালুময় হয়ে গেছে। সেই ধৃ ধৃ বালু পার হয়ে তখন আসচেন ঋষি। তাঁর আঙ্রাখার ভাঁজে লুকনো আছে 'অমরলভার লাল ফুল'!



'অন্ধকার রাতে তারার আলো। চারিদিক খাঁ খাঁ নির্জ্জন। আবছা অন্ধকারে একটা ছায়ার মত যাতৃকর ঋষির সামনে এসে দাঁড়ালো। ঋষি অজাস্তে বুকের উপর হাত রাখলেন। যাতৃকর বুঝলে, সেখানে লুকনো আছে অমরলতার ফুল।

'ঋষির গলা কেঁপে গেল, শুধোলেন—'কে তুমি ?'

'আমি' বলে হেসে যাত্ত্বর খাপ থেকে ছোরাটা খসিয়ে এনে ঋষির বুকে বসিয়ে দিলে। থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে ঋষি বালুতে লুটিয়ে পড়লেন!

'ঋষির আঙরাখার ভাঁজ থেকে ফুলটা তুলে নিতে যাহকর কুণ্ডল ফিরে পেলো তার যৌবন। হাঃ হাঃ করে হেসে সে হাততালি দিলে। তখন হাত থেকে ছটকে কাঁচের টুকরোটা কোথায় পড়ল, বালুতে ঢুকে কোথায় লুকলো——একদিন, ছদিন, তিনদিন খুঁজে হায়রাণ হল কুণ্ডল। জ্যাস্ত একটা প্রাণীর মত কাঁচের টুকরোটা যেন পিশাচকে এড়িয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ালো। তারপর একদিন দাঁতে দাঁত ঘযে, লালফুলটা আঙরাখার ভাঁজে লুকিয়ে নিয়ে, তিন সপ্তাহ পথ হেঁটে কুণ্ডল পাহাড় চুড়োয় ফিরে এলো।

'পাহাড় চুড়োয় এসে কুণ্ডল কী একটা কথা ভাবলে। তারপর সে আপন মনে বললে "আগে চলতাম আকাশে, এখন চলবো মাটিতে। আগে চলতাম উড়ে, এখন চলব খুঁড়িয়ে। যাক্। বয়েই গেছে। পেয়েছি অমরলতার লালফুল! হাঃ হাঃ হাঃ"—কুণ্ডল হেসে উঠল। তার হাসিতে পাহাড়চুড়ো কেঁপে উঠল।

'তথন হাওয়ার চেয়ে নিঃসাড়ে চলে এলাম আমি যাছকর কুগুলের মনে। জানলাম তার কুৎসিত মনের রহস্ত।

'অমরলতার লাল ফুল। ঝরেনা, শুকোয়না। মৃত্যু নেই এর। এর স্পর্শে মানুষ ফিরে পায় যৌবন। পাঁচশো বছর পরমায় পায় সে। যাত্তকর কুগুল ফন্দি আটলে, এই লাল ফুলের মালিক সে। মানুষের যৌবন তার হাতের মুঠোয়। যৌবন ফিরে পেতে চায় না, এমন বুড়ো কে আছে ? যৌবন ধরে রাখতে চায় না, এমন বোকা আছে কে ? পৃথিবীর মানুষকে এই যৌবন বেচে পরুসা লুটবে সে। অফুরস্ত সম্পদ হবে তার। কুবের লজ্জা পাবে তার কাছে।

'একদিন, লাল ফুল কোর্ত্তার গোপন ভাঁজে লুকিয়ে নিয়ে বাঁকা হাসি হেসে কুণ্ডল গুহা ছেড়ে এসে বাইরে দাঁড়াল। তিন সপ্তাহ পথ হেঁটে লন্ধার রাজধানীতে সে পৌছল। সভাকবি মেঘবর্ণের প্রাসাদে এসে সে দারপালকে ডেকে বললে, সভাকবির সঙ্গে আমার জরুরী দরকার। আমি এক্কুনি দেখা করতে চাই।'

(ক্রমশঃ)



কাঞ্চনজ্ঞবার উত্তর-পূর্বন দিকে হিমালয়ে তৃটি যমজ পর্বনত শৃঙ্গ (The Twins) আছে। এদের উচ্চতা প্রায় ২০,০০০ ফিট। এত উচ্চ যমজ পর্বনত পৃথিবীতে আর নেই। এই যমজ শৃঙ্গের পূর্বন শৃঙ্গটি জয় করবার অদম্য উৎসাহ দেখা দিয়েছে হিমালয়ান ক্লাবে। সম্প্রতি একটি ছোট দল গঠিত হয়েছে, উদ্দেশ্য এই যমজের পূর্বন শৃঙ্গটি ছুঁয়ে আসা। হিমালয়ান ক্লাবের মিঃ মারক্লু এই দলের অধিনায়ক। নাঙটক্ থেকে এঁদের অভিযান স্কুরু হবে ৯ই মে। দলের সকলের আশা ১৯শে মে যমজ শৃঙ্গের ওপর পৌছতে পারবেন। সন্দার, কুলি ইত্যাদি নিয়ে এই দলটিতে মাত্র জন দশেক লোক হবে। হিমালয়ের যমজ সন্তানের একটির মুখ দর্শন করার সৌভাগো যেন এ দলটি বঞ্চিত না হয়!

কলকাতায় হকি লীগ নানা আশা নিরাশায় সমাপ্ত হল। কাষ্টামস দল এবারও তাঁদের পূর্বর গৌরব অক্ষুর রাখলেন। কাষ্টামস দল যেন বেশ কায়েমী ভাবে চ্যাম্পিয়ণ হয়ে বসেছেন। এই নিয়ে তাদের লীগ জয় বার পনের হল। দলটির এ-বড় কম কীর্ত্তি নয়। কাষ্টামস এর মস্ত প্রতিদ্বন্দী হচ্চে রেঞ্জার্স দল। শেষ খেলাটিতে এরা কেউ কাউকে হারাতে পারল না। কিন্তু কাষ্টামস্ এর মোট ৩৩ পয়েন্ট হল আর রেঞ্জারস এর মাত্র ৩১। তু পয়েন্ট নেহাৎ কম নয়, বিশেষ করে যেখানে প্রতিযোগিতা বেশ জোরাল। কাষ্টামস সকলকে কলা দেখিয়ে আবার চ্যাম্পিয়ন হল। এবারকার লীগে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় কাষ্টাম্স্ বা রেঞ্জারস কেউই একটা খেলাতেও হারেনি। এতে বোঝা যায় এ তুটি দলই হকিতে বেশ পাকা। এদের নিকট প্রতিদ্বন্দী হচ্ছে মোহনবাগান। মোহনবাগানও বেশ প্রশংসাজনক খেলা খেলেচে। মাত্র তুটি খেলাতে এরা হেরেচে এবং টেবিলে রেঞ্জারস এর পরেই স্থান পেয়েচে। আশা করা যায় মোহনবাগান চেষ্টা করলে পরের বছর লীগে আরো ভাল করতে পারবে। ১৯৩৫ সালে এরা হকি লীগ পেয়েছে। হকি লীগ শেষ হল; এবার সুক্ত হবে বাইটন কাপ। এবার আর



অপ্রতিদ্বন্দী ঝান্সি বীরদের দেখা যাবে না। তবে বন্ধে কান্তামস যোগ দিয়েচে। আমাদের মনে হয় বন্ধের বা কলকাতার কান্তামস দল এদের একজন বাইটন কাপটি এবার নেবে।

বাইটন কাপ শেষ হলেই আবার স্থুক হবে কলকাতা বহুপরিচিত চির আদরের লীগ ফুটবল খেলাগুলি। বাংলাদেশে অন্ত খেলাতে বোধহয় এত উৎসাহ ও হৈ চৈ নেই। এখন থেকেই এক আলোচনা স্থক্ হয়েচে লীগে কে কিরকম খেলবে কার কি চান্স্ মে মাস পডতে না পডতে ময়দানে দর্শক ও খেলোয়াডদের মেলা বসে যাবে। হৈ-চৈ হুড়োহুড়ি, আর টিকিট পাওয়া যাবে না। এবার মহামেডান স্পোর্টিং নিজেদের মাঠ ও গ্যালারী করেচে। মনে হচ্চে ভাল খেলাগুলি এবার একট ছডিয়ে দেওয়া হবে। আগে তো ক্যালকাটা মাঠ ছাড়া ভাল খেলাগুলি অন্মত্র দেওয়া হত না। এতে অনেক অস্থবিধে হয়। তবে এবার আবার ড্যালহাউসীর মাঠে প্রথম ডিভিসনের লীগ ম্যাচ নাকি খেলা হবে না। এবার শোনা যাচেচ মহামেডান স্পোর্টিং বেশ জোরাল দল হবে। ইষ্টবেঙ্গল থেকে মজিদ. আকতার ও কালিঘাট থেকে বসির মহামেডানয়ে যোগ দিচ্চে। ইষ্টবেঙ্গল টীমেও বেশ কিছু অদল বদল হয়েছে। মোহন বাগানের স্থদক্ষ গোলকীপার কে দত্ত ইষ্টবেঙ্গলে যোগ-দান করেচেন। মোহন বাগানের এতে বেশ একটু ক্ষতি হল। ইষ্টবেঙ্গলের ফরওয়ার্ড লাইন এবারও বেশ জোরাল রইল। মুর্গেস, লক্ষ্মীনারায়ণ ও বি সেন এঁরা তো আছেনই। মোহন বাগানেও কয়েকটি ভাল থেলোয়াড যোগ দিয়েছেন! ভবানীপুরের লেপ্ট আউট ফয়জ খান্, ওয়ারীর জে সি দত্ত ও চট্টগ্রাম থেকে এক নতুন খেলোয়াড় কালু সিং এঁরা মোহন বাগানে খেলবেন। গোলে কে দত্তর বদলে খেলবেন কালিঘাটের পূর্বব গোলকীপার এস ব্যানার্জী। এরিয়ান্স্, ভবানীপুর ও কালিঘাট টীমেরও কিছু কিছু বদল সদল रररात । विरम्भी जैस क्रांत्मरतानीयानम् ७ क् ७ अम् वि अरमत मरश क् ७ अम् वि ভাল টীম মনে হয়। তবে কিছুই বলা যায় না। যাহোক এটা মনে হয় যে, কোন ইণ্ডিয়ান টীম এবারও লীগ জয়ী হবে। মহামেডান্স্, মোহন বাগান, ইষ্টবেঙ্গল, কালিঘাট এরা সকলেই ঘোর প্রতিদ্বন্দী। লীগ স্থক হবার আগে এবার বোধহয় আমরা একটি বশ্মা টীমের খেলা দেখতে পাবো। এদলটি রেঙ্গুনে করিনথিয়ানদের হারিয়েছিল।

এবার নাকি Talking car এর আবির্ভাব হবে। সম্প্রতি একজন ইঞ্জিনীয়ার এক Talking car এর প্রচলন করেছেন। এই গাড়ীর মালিক ইঞ্জিনীয়ারএর নাম মিঃ হারি কন। গাড়ীর ভেতর ড্যাস্বোর্ডের ওপর আয়নার কাছে তিনি বসিয়েছেন একটি



মাইক্রোকোন্ আর ড্যাস্বোর্ডের নীচে লাগিয়েছেন এাম্প্রিফায়ার আর সামনে রেডিএটরের সামনে রেথেছেন একটি লাউড স্পাকার। এখন রাস্তা দিয়ে চললেই দরকার মত
গাড়ীটি কথা কইবে। ধরো রাস্তা দিয়ে কেউ গাড়ীর সামনে পার হতে যাচেচ তখন
মটর গাড়ীটি গুরু গন্তীর গলায় বলে উঠবে—"ও-মশাই, সাবধানে রাস্তা পার হবেন, সামনে
গাড়ী!" গাড়ীর পেছনে আবার লেখাঃ 'Thank you' অর্থাৎ আপনি যে কথাটি মাল্
করেচেন তার জল্ল ধল্লবাদ! হঠাৎ বিকট হর্ণ বাজিয়ে লোক চমকানোর চেয়ে এটা বেশ
স্থান্দর নয় কি? আবার হয়ত সামনা সামনি কোন গাড়ী চলেছে তে। চলেছেই তখন
পেছনের গাড়ীটি বলে উঠবে—"ও মশাই, \* \* \* নম্বর—আমাকে যেতে দাও না?" তারপর
ধল্লবাদ! কিন্তু এতো না হয় ভাল কথায় হল। এখন যদি সব Talking carsই রাস্তায়
চলতে স্থাক করবে কোন সামাল্ল কারণে কেউ যদি মন্দ কথা বলে তাহলে তো তর্কাতিকি
চেঁচামেচি! এখন একটা মছা করার উপায় হচ্চে—লাউড স্পীকার সামনে থাকার দরুন
কোন্ গাড়ী কি বলছে ধরা যায়—এখন ঠিক হয়েচে—গাড়ীর হেড লাইটের সঙ্গেল লাউড
স্পীকার লাগিয়ে দিলে টপ করে বোঝা যাবে না ঠিক কে কোন্ গাড়ী কোখেকে কথা
বললে। কিন্তু সত্যিকারের কথা কে কইবে বৃঝতে পারলে তো গ্





# ংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন—

পৃথিবী তার কক্ষ পথে এক পাক ঘুরে এসে আবার নতুন করে যাত্রা সুরু করলে।

गামাদেরও নতুন বছর আরম্ভ হল। পৃথিবীর চলাটা অবশ্য এক হিসাবে এক ঘেরে চলা,

াকই পথে বার বার সে ঘুরে ঘুরে যায়,—বলা চলে। কিন্তু আমাদের চলাটা ঠিক তা নয়।

গামাদের নতুন বছর ঠিক আগের বছরের পায়ের চিহ্ন ধরে চলবে না। সেজত্যে হয়ত খানিকটা

াখ করবার আছে—যে সব আনন্দ আর বছরে পেয়েছি, যে সব মধুর দিন আমাদের কেটেছে

সগুলি আর ফিরে পাওয়া যাবেনা এই ছঃখ। সেগুলি আমাদের স্মৃতিতে শুধু জমা হয়ে

।ইল। কিন্তু আর বছরের দিকে পিছু ফিরে চেয়ে ছঃখু করবার যতটা আছে, তার চেয়ে

গনেক বেশী আশা করবার ও উৎসাহিত হবার আছে সামনের দিকে চেয়ে। পৃথিবীর নতুন

ছের ঋতুগুলির সেই পুরাণো ধাপে ধাপে পা নিয়েই ঘুরে চলবে কিন্তু আমাদের সামনে

একেবারে অজানা নতুন পথ। সে পথ অনেক জায়গায় আমাদের নিজেদেরই কেটে নিতে

হবে।

নতুন বছরের গোড়ায় আমর। সেই আশাতেই বুক বাঁধি, সঙ্কল্প করি নানাদিক দিয়ে নতুন বছরকে সার্থক করবার। সব আশা হয়ত পূর্ণ হয়না শেষ পর্য্যন্ত, সব সঙ্কল্পে মান রাখা মার হয়ে ওঠেনা। তবু তাতে দমে থাকার কিছু নেই। স্থানুব দিগস্তের দিকে লক্ষ্য রেখে সেখানে না পৌছোলেও, আমরা যত্টুকু এগুতে পারব তাও বড় কমনয়।

নতুন বছর তোমাদের সকল দিক দিয়ে সার্থক হোক, যা কিছু ভালো, যা কিছু বড়, তার দিকে দৃষ্টিরেথে উদার বিস্তৃত জীবনের ক্ষেত্রে তোমরা এগিয়ে যেতে পার এই প্রার্থনাই করি।

–তোমাদের সম্পাদক মশাই–



পরিচালিক।—দিদিভাই!

#### রংমশাল দলের ভাইবোন-

নতুন বছর এলো! চৈত্র মাস যাই যাই করে চলে গেল, এবার এলো বৈশাথ, নতুন বছরের পদচিহ্ন এঁকে! বৈশাথ বাঙ্গলা বছরের প্রথম মাস, এমাসটা হলো সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের, এমাস হলো শুভম্পর্শে ভরা! শুভ কার্যারস্থের মাস হলো বৈশাথ, আমার ছোট ছোট বোনেরা হয় তে। ত্রত করতে বসে গেছ—কি বল ?

যে বছরকে পিছনে ফেলে এলাম অনেক আনন্দ আর অনেক ব্যথা তার মাঝে লুকিয়ে রইল- যে এলো—তাকে আনন্দে তোমরা বরণ করে নাও, উৎসাহ আর প্রেরণা লাভ করো, নতুন চিন্তা, নতুন ভাবধারা তোমাদের অন্তরকে স্পর্শ করুক—দৃষ্টি হোক তোমাদের উদার আর অবাধ! যা তোমান ছোঁবে তাই যেন সোনা হয়ে ওঠে—এ শুভকামনা, আশীর্কাদ আর ভালবাসা তোমাদের জানিয়ে 'চিঠির বাক্স' খুলছি।

ইঁয়া, 'রংমশাল দল'টা এত ভারী হতে স্কুক্ন হয়েছে—যে, দেখে আনন্দ হচ্ছে আর ভয়ও লাগছে—সবাইকে সামলাতে পারবো তো ? এবার তোমাদের এত চিঠি এসেছে যে চিঠি প্রকাশ করে উত্তর দেওয়া সম্ভব হলোনা—নৃতন বছরে কারো মনে ছংখ দিতে নেই—তাই চেষ্টা করছি যাতে সকলকেই উত্তর দিতে পারি।

### শিপ্রা সরকার (কলিকাডা)

বোনটী, তোমার চিঠি অনেকদিন পেয়েছি। তুমি কেন আরও আগে চিঠি দাওনি? দিদিভাইকে বুঝি পর ভাবতে আছে না লজ্জা করতে আছে? তোমার হবি খবরের কাগজের



বশাখ, ১৩৪৫

ছবি কাটা নেসলস চকোলেটের ছবি জমান। বেশ, লেখনী বন্ধু করে দেবো। তোমার বয়স ৬ বংসর ৮ মাস হলে কি হয়, হাতের লেখা ভালো। তুমি বুঝি মনে করেছ ভোমার জন্ম ৩০শে মে ১৯০১ বলে তুমি ভোমার দিদিভাই এর সেয়ে বয়সে বড় ? তোমার ডাক নাম কাজল—সেটাই আমার ভাল লেগেছে খুব। বাড়ীতে পড়ো—কবে স্কুলে ভর্তি হবে ? গ্রাহক নম্বর দিও।

### শ্রিতোষ ঘোষাল (ঘাটাল) গ্রাহক নং ৭১৬

তোমার চিঠি পড়ে খুব তুঃখ হলো ভাই তিন বছর বয়সে মাকে হাবিয়েছ শুনে। লক্ষী ছাই, তোমার রংমশালদলের এত ভাইবোনের মাঝে নিজের সব তুঃখ ভুলে যাবে না । মা. বাবা, ভাইবোন কিছুই তো চিরকাল থাকে না ভাই। তোমার 'লেখনীবন্ধু' শীঘ্র করে দেবো তোমাদের 'দল' হয়েছে দেখেছ তো । তোমার বয়স ১৬ বছর—ডিটেকটিভ, বৈজ্ঞানিক ও গ্রাডভেঞ্চারের বই ও জীবনী পড়তে ভাল লাগে । কোন স্কুলে কোন ক্লাসে পড়ো । তোমার হারাণ দিদিকে 'দিদিভাই'এর ভিতর খুঁজে পেয়েছে জেনে খুব খুসী হলাম ভাই।

## াণিবালা মজুমদার (ভবানীপুর) গ্রাহক ৫৭৭

সত্যি, তোমার চিঠি পড়ে আমি হাসিনি—কেন হাসবো বল তো ? তুমি আমায় রোজ ননে মনে দেখতে পাও দিত্ ? কেন জানো ? খুব ভালবাস বলে। তোমার বয়স তেরে। থার্ড-রাসে পড়ো, লেখবার ঝোঁক আছে, ত্'একটা লেখা স্কুল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে, এবং বই বড়তে ভাল লাগে এত সব হলে কি হবে—তাতে তুমি মোটেই ভারিকী হওনি—ছোট্ট বোন মালা'ই আছ। বংমশাল দলে এলেই লেখনীবন্ধ হবে ভাই।

### হবি বিশ্বাস ( কলিকাডা ) গ্রাহক নং ৫৫২

তোমার লজ্জা ভয় ভেঙ্গে গেছে দেখে থুব থুসী হলাম বোন--সত্যিইতো দিদির কাছে আবার লজ্জা ভয় কিসের ? তুমি না বল্লেও আমি জানি তুমি সব কাজ খুব ভাল করে করতে পারো। তুমি লিখেছ তোমার হবি গান গাওয়া, স্থল্বর জায়গায় বেড়ান, অভিনব সংবাদের 'কাটিংস' সংগ্রহ করা, সবরকমের ভালো ছবি দেখতে ও দেশ বিদেশের কথা জানতে ও গল্প পড়তে, যে কোনও নতুন গান ও স্থর আয়ত্ত করবার আগ্রহ ইত্যাদি আর রংমশালের মত বই পড়তে ভাল লাগে এসব শুনে আমার খুব ভাল লাগলো। বেলতলা গাল স স্কুলে ক্লাশ IXএ পড়ো, বয়স ১৪ বছর এও শুনলাম—কিন্তু তোমার যে বিজয়াদশমীর দিন জন্মদিন এটা জানিয়ে ভালো করেছ, ওদিন নিশ্চয় নিমন্ত্রণ করছ দিদিভাইকে ?



## মাণিক বস্থ ( নিউ দিল্লী ) গ্ৰাছক নং ৬৯৭

ভাই, তোমার নিমন্ত্রণ তোমার ওখানে যাবার আমি সাদরে গ্রহণ করেছি—কবে যাবো তাতো বলতে পারি না ভাই, হঁটা গেলে তো তোমাদের বাড়ীতে নিশ্চয় উঠবো। তোমার বন্ধু দরকার বলে যা হবি জানিয়েছ তা লিখছি—তুমি ক্লাশ  $1 \times 0$  পড়ো, বিদেশী টিকিট ও নেস্ল্স এর ছবি জমাও ফটো তোলো—এই সব যে করে তাকে বন্ধু করবে— ? কেমন এই তো ? ভুল হয়নি ?

# শন্তু ভাই !

তুমি না লিখেছ পুরোনাম না লিখেছ ঠিকানা বা গ্রাহক নং—স্থতরাং কি করে জবাব দিই বল তো গ এবার সব লিখো।

## অজিত কুমার রায় ( ঢাকা )

অজু ভাই! গ্রাহক নম্বর দাওনি কেন? না, রাগ কেন করবো বলতো? তোমার হবি নানা দেশের টিকিট চকোলেটের ছবি জ্ঞান—আচ্ছা আমি স্বাইকে বলে দেবো।

## ্মোহিতেন্দু ভক্র ( লামাবাজার, সিলেট ) গ্রাহক নং ৯৯৬

ভোমার ধারণা ভূল ভাই মোহিত, তুমি সকলের পিছনে এসেছ বলে পিছনে থাকবে তার কোন অর্থ নেই। তোমাদের এ, 'রংমশাল দল' এর সব ভাই বোন ভোমাদের দিদি ভাই এর চোখে একই, সবাইকে সমান ভাবে দেখি। আমি তোমার সেই দিদিরাই—যাঁরা একই দিনে প্রায় একই সময় কলেরা হয়ে স্বর্গে গেছেন। আর মনে তঃখ নেই ভো ? শুধু দিদি নয় তোমার কত ভাই বোন হলো বল দেখি ? পরীক্ষা কেমন হোল ? তুমি এবার VIII এ প্রমোশন পাবে, রাজা গিরীশচন্দ্র হাইস্কুলে পড়, ১৪ বছর বয়স—ভ্রমণ করতে আর ভ্রমণ কাহিনী পড়তে ভোমার ভাল লাগে এসব জানলাম—আচ্ছা দেখি ভোমার কথা মত ভোমারই মত একটা লেখনী বন্ধু করে দিতে পারি কিনা ভাই।

## বিশ্বনাথ লাছিড়ী (গাইবান্ধা) গ্রাহক নং ১০৩৩

কিন্তু ভাই, তোমরা 'নির্মাল্য' বলে যে মাসিক পত্রিকা বের করেছ শুনে সুখী হলাম, আরও সুখী হলাম তোমার সাহিত্যানুরাগ দেখে, কিন্তু আমার কাছে লেখা চেয়েছ ? তোমার দিদি ভাই তো লিখতে জানে না ভাই, একমাত্র তোমাদের চিঠি লেখা ছাড়া, স্তুতরাং এখানেই



সেই তাকে শুধুমনে মনেই আশীর্কাদ করছি। বরং দেখতে দাও যদি একটু পড়ে দেখতে বারি। তুমি গাইবান্ধা হাইস্কুলে VII এ পড়ো, ডাক টিকিট জমাতে, বাগান করতে, গল্প লখতে ভালবাসো সব জানিয়েছ, কিন্তু বয়স বা জন্ম তারিথ তো জানাও নি। সমস্ত জানিও, লখনী বন্ধু করে দেবো।

#### পরিমল সরকার ( Haroa ) গ্রাহক ১০৪০

তোমার যে বড়দা ছাড়া দিদি নেই বা দাদা নেই সবাই তোমার ছোট—এ ছঃখের কথা জনে আমি ভারী খুসী হয়েছি কিন্তু ভাই, কেন জানো ! তোমার কত ভাইবোন দাদা দিদ হয়ে গেল তোমার ছঃখ আর রইল না—ঠিক কিনা ! কলমের নিব, নানান দেশের শ্রুসা সংগ্রহ করতে, কবিতা ও ছোট গল্প লিখতে ও ফটো তুলতে ভালবাস —জেনে সুখী হলাম। বিকাশেন্দু সরকার ও দীলিপ সিংহ'র ঠিকানা চেয়েছ—ঠিক নিয়ে দেবো। গল্প কি করে ভাল লেখা যায় জানতে চেয়েছ কিন্তু আমি তো নিজে দানিনা লিখতে, ঠিক বলতে পারিনা; তবে মনে হয় খুব বেশী লেখো তাহলে পরে বেশ গাল লেখা হাত দিয়ে বেরোবে। কিন্তু নিজের লেখা পড়া করে অবসর সময়ে এগুলো করবে। চাস 1X এ পড়ো বয়স ১৫ কিন্তু জন্ম তারিখ দাও নি তো ভাই ! হাঁা, রংমশাল দলে এলেই লখনীবদ্ধ পাবে—জানা কথা।

## স্থরমা ও সমরেশ (কলিকাতা) গ্রাহক ৯২১

ভাই বোন ছটী, ভোমাদের চিঠি পড়ে খুব ভাল লেগেছে। স্থানাভাবের জন্ম সব উত্তর দিতে পারা যায় না ভোমরা অভিমান করোনা। আমি মোটেই মনে করিনি স্থরমা যে মামার খোজ ভোমরা নাও না বরং বেশী খোঁজ নাও। আমি কি করতে ভালবাসি ! আছা কি মনে হয় বলতো ? ভোমাদের যা মনে হবে আমি ভাই-ই করতে ভালবাসিক্ত করতে ভালবাসি কিনা জানিনা কিন্তু ভোমাদের স্বাইকে খু-উ-ব ভালবাসি। মাকে নমস্বার জানিয়ে বলো তাঁর আদেশ রাখতে চেষ্টা করবো কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হবো জানিনা ভাই।

### নিখিল চন্দ্ৰ দত্ত (কলিকাডা) গ্ৰাহক ৬৯০

ভোমার চিঠি যা ভোমার অন্থযোগ অভিযোগ বয়ে এনেছে—তা আজ সম্পাদক মশাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি তিনি যা বলবেন পরে তোমায় জানাবো ৷ 'রংমশালদল'এ এসে



পড়লেই লেখনীবন্ধু হবে। তোমার যে বন্ধু হবে তাকে জানিয়ে দেবো তোমার বয়স পনেরোর কম, ক্লাস Xএ পড়ো, খবরের কাগজের কাটিংস রাখো ষ্টাম্প জমাও ইত্যাদি। তোমার চিঠি পড়ে আমি মোটেই বিরক্ত হইনি ভাই।

## নলিন কুমার সেন (কলিকাতা)

বতন! তুমি শিং ভেঙ্গে বাছুর দলে ঢুকেছ বলে লিখেছ কিন্তু তা নয়, তোমার সতেরে। বছর বয়স আর থাওঁইয়ারে পড়ছ তাতে কি হয়েছে—তুমি যার সঙ্গে আলাপ করতে চাও সেই শুভেন্দুও তোমার মত প্রায়। বয়স নিয়ে সব সময় তুলনা করতে গেলে চলে না ভাই মনটাই আগে দেখতে হয়—তোমরা কি বলছ, এ আসরে আমাদের ঠাকুরমা আছেন (অজয়ের ঠাকুরমা) একজন তিনি এই দলকে কত ভালবাসেন। গ্রাহক সম্বন্ধে যা লিখেছ তার উত্তর—এক বাড়ীর তু'জন গ্রাহক হয়না সত্যি কিন্তু তুজনের নামে বইটী নিলে গ্রাহক নম্বর তু'জনেরই চলবে তুজনেই চিঠি পত্র লিখবে কিন্তু যদি রংমশালদলের ব্যাক্ত নাও তখন তুটো নিতে হবে কেন্না একটা তো তু'জন ব্যবহার করতে পারবে না। রংমশাল দলে এসে গেলেই স্বাইকে (যে যার ঠিকানা চায়) ঠিকানা দেওয়া হবে, তুমিও শুভেন্দুর ঠিকানা পাবে। স্কুজাতার সম্বন্ধে এখন কিছু বলতে পারিনা, পরে জানাবো। তবে মনে হয় যা নিয়ম হয়েছে তার ব্যতিক্রম সম্পাদক মশাই বা পরিচালক মশাই হতে দেবেন না। তোমার হবি বিজ্ঞান আর কবিতার বই পড়া, হবি জেনে সুখী হলাম।

## নন্দিনী (ছাপরা)

তুমি আমায় চেনো ? কেমন করে বলতো ? গ্রাহক গ্রাহিকা না হলে চিঠির উত্তর দেওয়া নিয়ম নয় জানো তো বোন ? চটপট রংমশালদলে এসে পড়ে তোমার হবি, স্কুলে পড়ে। কিনা, জন্ম তারিখ প্রভৃতি জানিয়ে লেখনীবন্ধু নিয়ে নিও। তোমার ভাইএর নামের সঙ্গে তোমার নাম যোগ করে নিও যেমন ঠিক নলিন ভাইকে লিখেছি—জানো।

## উমারাণী রায় (কলিকাতা) গ্রাহিকা ৮৮১

বোনটী, তোমার চিঠিটা পড়ে ভারী আনন্দ হলো—কেমন স্থুন্দর লেখা ও ছোট্ট চিঠি। দিদিভাই তোমাদের মাপ করবে কি পাগল ? এতো ডোমাদের জোরের জায়গা, সব জোর করে নেবে। তোমার বয়স ১৫ বছর, হবি নেকলেস চকোলেটের ছবি জমানও পাখী পোষা



এবং রংমশালকে ভালবাসা—এইতো ? আচ্ছা যে তোমার 'লেখনীবন্ধু' হবে—দেখো নিজেই আসবে, না আসে তখন করে দেবো দিত্ব, কেমন ?

## রমা সেন গুপ্তা (লাহোর) প্রাহিকা ৩৬৬

তোমার মিষ্টি চিঠি পেয়েছি নিমন্ত্রণ ও সাদরে গ্রহণ করলাম। সত্যি রমা তুমি যা লোভ দেখিয়েছ—আমি গেলে তুমি নিজে আমায় সব দেখাবে, শালেমার, সাহাদ্রা, আনারকলির কবর আরো স্থলর স্থলর জিনিস এ শুনে আমার ইচ্ছা হচ্ছে এখুনি যাই কিন্তু তা কি করে হয় বলো ? তোমার হবি বাস্কেট বল, কেরাম আর বণাডমিন্টন খেলা— ? আচ্ছা বলে দিচ্ছি স্বাইকে—তোমরা স্বাই লেখনী বৃদ্ধু পাবে, নিজের ইচ্ছা মত বেছেও নিতে পারো বোনটা, বুঝেছ ?

## উদ্মিলা সেন ( মজঃফরপুর )

ভোলামন বোনটা, ভূলে গেছ গ্রাহক নম্বর দিতে—এবার দিও। স্থজাতার সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছ করিয়ে দেবো। আমি কিন্তু থুব রাগ করেছি দিদি এতদিন চিঠি দাওনি বলে—আমার রাগ কি করে তুমি ভাঙ্গাবে ? রংমশাল তোমাদের কতপ্রিয় আমি জানি। তোমার হবি পশুপাখীর বাচ্ছা ভালবাস। পায়রা, টিয়া, কুকুর, ছাগল সব আছে—সেজন্ত তোমায় সবাই ছেলে মানুষ বলে ঠাট্টা করে ? সত্যি ভারী অন্তায়—তোমার বয়স যোলো, তুমি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়ো-আর সবাই কিনা ছেলে মানুষ বলে ? আচ্ছা আমি ভোমার ভাইবোনদের বলছি ১৬টা উপ্টে ধরতে!

## সাধনা সরকার (গোহাটী) গ্রাহক ৭৬৫

তোমার ভয় ভাঙ্গার জন্ম আমার আমোদ আরও থানিকটা বেড়েছে বোনটি, নানা দেশের টিকিট জমাও, গান গাও আর ক্লাশ VI এ পড়ো বয়স ১৩ বছর—সৰ শুনেছি কিন্তু গান কবে শুনবো ?

## দিলীপ সিংহ (কলিকাতা) গ্রাহক ৪৩১

তোমার জন্ম রংমশালের ব্যাজ নিশ্চয় থাকবে, কুপন ও টাকা পাঠিয়ে নিয়ে যেও। হঁা, তোমার হাতের লেখাটী আরও ভাল করা চাই বুঝেছ ভাই ? তুমি যা আমায় পুরস্কার দেবার লোভ দেখিয়েছ তা দেখে প্রীত হলাম। গিরিডিতে কেন আমার কোথাও বাড়ী নেই স্কুতরাং



বৈশাপ, ১৩৪৫

ভূমি যাকে মনে করছ আমি সে নয়। তোমাদের বাড়ী গিরিডিতে জেনে খুসী হলাম। জগদীশ দাশ ভাই এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। লেখার সম্বন্ধে যা জানতে চেয়েছ সম্পাদক মশাইকে জিজ্ঞাসা করে বলবো।

## সতী মৈত্র (রাজসাহী) প্রাহক ৬৩৬

খুকুমণি! নামটা বড় বড় হয়ে যাছে — ত্বিগা করে নেবাে, কেমন ? তুমি আমায় স্বপ্ন দেখেছ ? আমি একথা শুনে হাসিনি খুব আনন্দ হয়েছে। ভাগ্যিস লেখনি যে আমার চেহারা খুব কালাে, মােটা আর নাক নেই। তােমার বয়স পনের বছর, ফার্স্ত ক্লাসে পড়াে, হবি গান, ফুল, থেলা ধ্লা করা য়্যাডভেঞ্চার ও মজার গল্প পড়া আর দেশ বিদশের খবর সাময়িকি খেলাধ্লার খবর ইত্যাদি জানা,—চমংকার সতিা, আছ্যা লেখনী বন্ধু পাবে সময় মত।

তোমরা হয়তো খুব রাগ অভিমান করবে ভাইবোনরা, কিন্তু স্থানাভাবের জন্ম এখন আর উত্তর দেওয়া হলো না. যাদের চিঠি বাকি রইল আগামীবার ভাদের সর্বর প্রথমে উত্তর যাবে। যাদের বাকী রইল ভাদের নাম অরুণ বন্দোপাধাায়, তরুণ শঙ্কর ভাত্ত্তী, রবীল্র মোহন মৈত্র, বাস্থদেব বস্থু, শিবরাম বন্দোপাধায়, সাধনা সেন গুপ্তা, অচিস্তা কুমার রক্ষিত, বারু, আরতি, তরুণ ঘোষ, স্থাল দাস, বিমল মগুল, তুযার কাস্তি দও, অমলেন্দু সেন, অরুণ (মাণিক), ছাষাকেশ দে, রতন কুমার রায়, তৈয়েবর রহমান, শ্যামল ভট্টাচার্যা, কমলা দাস, কাদীশ দাশ, লক্ষ্মী ঘোষ, অঞ্জিত মুখোপাখায়, অনস্ত কুমার সিংহ, ভাত্ন, কামাক্ষা চন্দ্র বল, গৌরাঙ্গ চৌধুরী, ক্ষিতীক্র নাথ রায়, শচীল্র নাথ রায়, শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী, শিব প্রসাদ সেন, বিনয় চন্দ্র, কল্পনা, অঞ্জলি আচার্য্য, প্রতিভা রায়, নিশানাথ দাশগুপ্ত। তোমরা সকলেই আমার স্বেহাদর ও ভালবাসা আশীষ নিও। ইতি—

প্রীতিপ্রয়াসী-

তোমাদের—





ামার স্লেছের ছোট্ট বোনেরা !

## - শ্রীইন্দিরা দেবী

আজকে আর বিশেষ কিছু নিয়ে আলোচনা করবো না, সাধারণ ভাবে কয়েকটি দরকারী যা বল্বো। তোমাদের দিকে চেয়ে আমি এত দিন ধরে যে কথা গুলো বলেছি আশাকরি গমাদের কাছে তার সার্থকতা বিফলে যায়নি। রংমশাল যে রঙে তোমাদের কচি কচি মুখ-লির ভবিষ্যং জীবনের পথটুকু রাঙ্গাতে চায়, সে জীবনের আনন্দের ও সাফল্যের বানী শোনাতে য়-- সে রঙ ও সে বানী উত্তর জীবনের অনেক কাজে আসবে।

প্রকৃতির সঙ্গে মান্তবের গভীর সম্পর্ক আছে একথা তোমরা জানো। সেজস্থা থো আকাশে যথন ঘনঘোর মেঘ করে বর্ষার ধারা নামে, মনের ভিতর সেই দলার রিম ঝিম শব্দের এমন একটা মাদকতা আছে যা আমাদের মনকে সহজে আরুষ্ট করে নাস করে তোলে, শীতের রুক্ষমূর্ত্তি যথন শ্যামল বনানীর স্লিগ্ধ মূর্ত্তি নিরাভরণা করে তোলেছে গাছে ফুল আর পাতা ঝরিয়ে, তথন আমাদের মনের আনন্দের তার স্থভাবে বাজে না। ব বসস্তের আগমনে যথন সারা বিশ্ব প্রকৃতি শ্যাম শুনিতায় ভরে উঠে—রুক্ষ মূর্ত্তিতে আসে স্থানিদর্যা, পাথীর কল কাকলিতে ভাসে আনন্দ গান তথন সে বহু সৌন্দর্য্য ও আনন্দগান মাদের মনকেও রূপে রুসে গঙ্গে বর্গে ভরিয়ে তোলে — নয় কি 
লছ তোমাদের যারা স্কুলে পড়ো আর যারা থাকে। নগরে বাস্তবতার ভিতর ! কেননা ক্রিতর এ আনন্দ প্রকাশের ভিতর নিজেদের বিলিয়ে দেবার মত স্থযোগ তোমাদের আসে ।, আর এলেও সে স্থ্যোগ গ্রহণ করা সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না! অনেক সময় মনের ভার বিরুদ্ধে তোমরা বাধ্য হয়ে অনেক কাজ করে। কিন্তু এই কাজ করার ভিতর প্রাণ থাকে



বৈশাখ, ১৩৪৫

না এবং প্রাণ না থাকার দক্ষন কাজ সুষ্ঠু হয়ে ওঠে না! প্রকৃতির বিরুদ্ধে মনকে কোন কাজ জোর করে করিয়ে নিতে নেই। ধরো খুব রৃষ্টি হচ্ছে ঝম ঝম করে—এ অবস্থায় নিত্য পাঠা পুস্তকের ভিতর মনকে ডুবিয়ে রাথতে ইচ্ছা হয় না, বইখানা ফেলে 'রবীক্রনাথ' নিয়ে বসতে ইচ্ছা করে। মাঝে মাঝে মন যখন কোন কাজে বা লেখাপড়ায় বসতে চাইবে না তখন গল্পের বই নিয়ে বসো, রবীক্রনাথ নিয়ে বসো কিন্তা ভিজে ঘাসের উপর খুব খানিকটা ছুটোছুটি করে মনকে একট্ শাস্ত করে নিয়ে আবার যে কোন কাজে বা পড়ায় মন সংযোগ করতে পারো। লেখা পড়ায় বা কাজ কর্মের ভিতর এ স্বাধীনতাটুকু তোমরা আনতে পারো কিন্তু একট্ বিবেচনা বা সাবধান হয়ে কাজ করে৷ যাতে এ স্বাধীনতাটুকু কুল্ল না হয়।

তোমরা জানো প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে স্বাইকে ভাল রাখবার চেষ্টা। এ ভাল রাখাটুকু শুধু মান্ত্রের উপর নয় কীট পতঙ্গাদির উপরও আছে। কিন্তু মান্ত্র প্রকৃতির বিরুদ্ধ আব-হাওয়ার ভিতর বাস করবার ফলে আমাদের শারিরীক ক্ষতি ঘটে।

'শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাবে তাই সয়'—একথাটা আমরা জানি বলেই নির্বিবাদে অনেক সময় শরীরের উপর নানা অত্যাচার ও অযত্ন করে থাকি—সাময়িক ভাবে এ অত্যাচার বা অযত্ন করার ক্ষতি যে কতথানি তা বুঝতে পারি না কিন্তু সেজগু ভবিয়াং জীবনে বহুকই সহা করতে হয়। তোমাদের ভবিয়াং জীবনে কত বড় কত দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নিজের জীবনকে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে ভরিয়ে তুলতে হবে, দেহকে করতে হবে বলিও মনকে রাখতে হবে উদার—যাতে সমগ্র সংসার স্থাংর হয়ে ওঠে তোমাদের শুভস্পর্শে।

প্রকৃতির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। যদি পশু পক্ষীদের জীবন ধারণের দিকে চেয়ে দেখো তাহলে বৃঝতে পারবে, ভালভাবে বেঁচে থাকবার চেষ্টা প্রকৃতি তাদের ভিতর জাগিয়ে দিয়েছে, তাই দেখো তারা ভালো জায়গায় থাকতে ভালবাসে, ভাল ভাবে বাসা বাঁধবার চেষ্টা করে ঋতুর পরিবর্ত্তন অন্থ্যায়ী নিজেদের খাপ খাইয়ে চলে আমাদের বেলাও ঐ নিয়ম খাটে। সেজক্য তোমরা লক্ষ্য করলে বৃঝতে পারবে ঋতু পরিবর্ত্তনের সময় অনেক সময় আমরা মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে পড়ি—কারণ আর কিছুই নয়—প্রকৃতির ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে আমরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারি না বলেই এই বিভ্রাট।—এত সিদ্ধি কাশী এত শ্বর প্রভৃতি।

প্রকৃতির নিয়মটুকু মেনে চললে শারীরিক স্বস্থৃতা অটুট থাকে। মেয়েদের শরীরকে স্বস্থৃ সবলও স্থূন্দর রাথতে গেলে ব্যায়ামের প্রয়োজন আছে কিনা এবং সে কি ভাবে, সে কথা তোমাদের পরের বারে বলবো।



আমার ছটি বোন স্থজাতাসিংহ ও রহিমা খাভুনের ছখানি চিঠি পেয়েছি। রহিমা! তুনি যে কমালের ধার সেলাই কত রকম ভাবে সেলাই করা যেতে পারে জানতে চেয়েছ এ গামি তোমাদের জানাবো শীঘ্র। তোমরাও নৃতন সেলাই সম্বন্ধে কিছু জানাতে চাও তোলিথে পাঠিও। আমি খুব খুদী হয়েছি তোমাদের মতামত পেয়ে। গত মাদে 'ভাবীগৃহিনী'র বৈঠক কেন যায়নি এনিয়ে অনেকে জিজাসা করেছ—তার উত্তর স্থান ছিলনা ভাছাড়া আমাদের পাশের বাড়ী অর্থাং তোমাদের দিদিভাই এত বেশী স্থান নিয়ে নেন যে মাঝে মাঝে ভাবীগৃহিনীর বৈঠক থাকে না। রহিমা! তুমি একটু ভুল করেছ বোন, শেষে লিখেছ তোমার হবি, বয়েদ লেখা পড়ার কথা, কিন্তু ওগুলো আমাকে না জানিয়ে পাশের বাড়ী চিঠি লিখো কারণ এটাতে তো ওসব প্রয়োজন নেই কেবল তোমরা কি শিখতে চাও জানিও সম্ভব হলে নিশ্চয় শেখাবো।

সুজাতাসিংহ! তুমি সাল্পনা ও ব্রতকথার বিষয় জানাতে বলেছ, আমি চেষ্টা করবো ভোমাদের কথা রাখতে, তোমরাও নানারকম জিনিস লিখে পাঠাতে পারো—উচিং বিবেচনা করলে বা মনোনীত হলে প্রকাশ করবো।

আমার সব বোনেরা! নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা ও স্লেগানীর্নাদ নিও!





## শবরীর প্রভীক্ষা

(পৌষ মানের গল্প প্রতিযোগিতায় বড়নের মধ্যে প্রথম পুরন্ধার প্রাপ্ত গল্প)

পম্পা সরোবরের তীরে ঋষি মতক্ষের আশ্রম। তাপস হ'তে আরম্ভ করে হরিণ শিশু পর্যান্ত সবাই যেন আজ বিষয়। তপোবনের মধ্যে শোকের একটা থম্থমে ভাব ছড়িয়ে রয়েছে—মহর্ষি মতক্ষ আজ দেহরক্ষা করছেন। তিনি যে শুরু এই আশ্রমের গুরু ছিলেন তা নয়, তিনি সবাইকে স্নেহ করতেন অপত্য নির্কিশেষে; তাই সকলেই আজ শোকার্ত্ত। সমাধিলাভ করবার আগে তিনি তাঁর অনার্য্য শিষ্যা শবরীর ওপর আশ্রমের ভার দিয়ে বলে গিয়েছেন, ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আসবেন এই আশ্রমে, তাঁকে যেন উপযুক্ত সমাদর করা হয়।

শবরীর চিন্তার আর অবধি নেই। মহর্ষি তার মত অযোগ্যার হাতে এই গুরুভার অর্পণ করে গেছেন, তার সাধ্য কভটুকু। শৈশবে মা বাপকে হারিয়ে গৃহহীন, আত্মীয় স্বজন-হীন হয়ে মহর্ষি মাতঙ্গের আশ্রয়ে এসে পড়ে। তখন হ'তে তিনি এই অনার্য্য সন্তানকে নিজের মেয়ের মত প্রতিপালন করেছেন। মহর্ষি ছিলেন শবরীর পিতা, মাতা, আত্মীয়, গুরু একাধারে সব। তাঁকে হারিয়ে শবরীর নিজেকে আবার নিঃসহায় বলে মনে হ'ছেছ।

শবরী গুরুর শেষ নির্দেশ কিছুতেই ভুলতে পারেনি। রামচন্দ্র আসবেন এই আশ্রমে একথা সর্বাদা তার মনের মধ্যে গাঁথা ছিল। কোথায় তিনি আছেন, কবে তিনি আসবেন, এসব কিছুই সে জান্তনা। কিন্তু গুরুর কথা সে বেদবাক্যের মত জান্ত। তাই তার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তিনি যেখানেই থাকুন. শবরীর আশ্রমে আসবেনই। সে গভীর আগ্রহে সেই

বৈশাখ, ১৩৪৫

শুভক্ষণের আশায় দিন গুনতে লাগল। যদি তিনি অতর্কিতে এসে অভার্থনা না পেয়ে অনাদরে আশ্রম ছেড়ে চলে যান তবে শবরীর আর লজ্জার শেষ থাকবেনা। মতঙ্গ বিশেষ করে এই কাজের ভারটিই তার ওপর দিয়ে গিয়েছেন। তাই সর্বাদা সে তাঁর প্রতীক্ষায় থাকে। তাঁর অভার্থনার উপযুক্ত আয়োজন করতে সে সর্বাদাই সচেষ্ট। প্রত্যুহ নিজের হাতে ফুল তুলে সে অর্ঘা রচনা করে, আহারের জন্ম স্থমিষ্ট ফল সংগ্রহ করে, শয়নের জন্ম ফুল ও লতা দিয়ে কোমল শয়া প্রস্তুত রাখে। কিন্তু কোথায় রামচন্দ্র গ দিনের পর দিন যায় রাত্রির পর রাত্রি যায়, রামচন্দ্রের দেখা নেই। আশ্রমের সন্ধান না পেয়ে যদি তিনি ফিরে যান এই ভয়ে সে কখনও আশ্রম ছেড়ে বনের পথে গিয়ে অপেকা করে, গাকা বাঁকা বন পথে যতদ্র দৃষ্টি যায় সে তাকিয়ে থাকে আগ্রহ ভরা চোথে; গাছের ফাঁকে স্থ্যু অস্ত যায়, তার চোথের ওপর নেমে আসে সন্ধ্যার কালো ছায়া। নিরাশ মনে সে ফিরে আসে আশ্রমে। এই রকম মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যায়, 'কৈশোর যৌবন পার হয়ে শবরীর বার্দ্ধকা উপস্থিত হয়। তার দেহ হয়ে আসে জীর্ণ, দৃষ্টি হয়ে আসে কীণ—চলা ফেরা করবার শক্তি ও তার লোপ পায়। কিন্তু তার প্রতীক্ষা শেষ হয় না। কুটীরের প্রাস্তেবনে সে জপ করে রামচন্দ্রের নাম, আর ক্ষীণ দৃষ্টি মেলে পথের পানে তাকিয়ে থাকে—কখন তিনি আস্বেন।

জরায় তার দেহ পঙ্গু, আসন্ন মৃত্যুর ছাপ তার সর্পনাঞ্চ কিন্তু প্রভুর অভ্যর্থনার আয়োজন তার সম্পূর্ণ, পাল্ল অর্ঘ্য তার পাশে স্থসজ্জিত, ফল মূলের থালা এবং নারিকেল পাত্রে স্বচ্ছ পানীয় জল হাতের কাছে রাখা। প্রভু এলে তাঁর যত্ন ও আদরের ক্রটী না হয় সর্পনাই তার এই চিন্তা। রাখাল বালকেরা যখন ভোর বেলা গরুর পাল নিয়ে নাঠে যায় শবরী তাদের ডেকে বলে, "ওরে তোরা তাঁর দেখা পাওয়া মাত্র দৌড়ে এসে আমাকে জানাস।" দিনের শেষে তারা ফিরে এলে আগ্রহ ভবে জিজ্ঞাসা করে "ওরে তোরা কি তাঁর সন্ধান পেলি ?" তারা উত্তর দেয়, "না মা। আমরা কত দূরে গিয়েছিলাম পথে যার দেখা পাই তাকেই জিজ্ঞাসা করি রামচন্দ্র কোথায়। কিন্তু কই, কেউ ত তাঁর খোঁজ নিতে পারে না। স্বাই বলে, জানি না।"

শবরীর মুখ মান হয়ে আসে। ছঃখ ও অভিমানে তার হৃদয় ভরে আসে—তবে कि তিনি আসবেন না ? অস্পৃশ্যা অনার্য্য রমনী বলে ঘৃণা করে তিনি কি তাকে দর্শন দেবেন না ? না, না, তিনি 'ভগবান', সর্বব জীবে তাঁর সমান দয়া। তাকে তিনি নিরাশ কিছুতেই করবেন না। নিরাশার অন্ধকারের মধ্যে শবরী আশার প্রদীপ আবার দেখতে



পায়। অনিশ্চিত আশাটুকুকে আঁকড়ে ধরে সে তার প্রতীক্ষা নতুন করে। আরম্ভ করে।

কিন্তু সে ব্ঝতে পারে তার মরণ আসন্ধ — তার জন্ম তার চিন্তার অবধি নেই। মৃত্যুকে সে ভয় পায়না কিন্তু রামচন্দ্রের দর্শন পাবার আগেই যদি মৃত্যু আসে। প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে, "ভগবান, আর কটা দিন বাঁচিয়ে রাখো, আমার মৃত্যু হ'লে প্রভু আশ্রমে এসে অনাদরে ফিরে যাবেন। হে অন্তর্থ্যামী, শুধু সেই দিনটী পর্যান্ত আমায় বাঁচতে দাও।"

অন্তর্য্যামী বৃঝি তার করণ প্রার্থনা শুনতে পান। আশ্রমের এক বালক ছুটে এসে বলে, "মা মা, রামচন্দ্র বৃঝি এসেছেন! বনের পথে দেখ্লাম দিব্যকান্তি তৃই মহাপুরুষ—পরণে তাঁদের বন্ধল, মাথায় জটা, হাতে প্রকাণ্ড ধরু আর মুখে পরম প্রশান্তির ভাব। আশ্রমের দিকে তাঁদের আস্তে দেখে তোমায় জানাবার জন্য ছুটে এসেছি।"

তার কথা শেষ না হ'তেই শবরী, নিজের অসহায় পদ্ধু অবস্থা ভুলে গিয়ে ব্যাকুল আগ্রহে উঠে দাঁড়াল—"কই, কোখায় চির আরাধ্য দেবতা আমার, চল, তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসি।" বলতে বলতে পাগলিনীর মত সে পা বাড়াল। আশ্রম বালক তাড়াতাড়ি তাকে ধরে ফেলে বল্ল, "তুমি উঠোনা মা, উঠলে পড়ে যাবে। তিনি নিজেই আসছেন তোমার কাছে।" শবরী বলে উঠ্লো, "ওরে না, তোরা বৃঝিস্ না। পথ ভুল করে যদি তিনি অক্সদিকে চলে যান, তবে আর তাঁর দেখা পাবনা।"

- —"তোমার কাছেই আমি আসছিলাম শবরী, পথ তো আমার ভুল হ'তে পারে না। এই তো আমি এসেছি।" বলতে বলতে ধীর পদে রামচন্দ্র তার সামনে এসে দাঁড়ালেন।
  - "প্রভু কি সতাই এসেছ ?" শবরী তাঁর পদপ্রান্তে উপুড় হয়ে পড়ে।"
- "তোমার আহ্বান কি আমি উপেকা করতে পারি শবরী । তুমি যে আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।"

শবরীর চোথের জলে প্রভূর পা ভিজে যায়। পাল্লম্বর্য প্রভৃতি অভার্থনার সব আয়োজন দ্রে পড়ে থাকে—শবরী তার নীরব অশ্রুদিয়ে প্রভূর অভ্যর্থনা করতে থাকে।

আজ তার প্রতীক্ষা শেষ হ'ল।

শ্রীপবিত্র গুপ্ত (বয়স ১৪) গ্রাহক নং ১১১



## — দিন শেহো —

সন্ধ্যা আকাশ আবীর রঙে রাঙা হ'লো.

ওগো তথী, সারাদিনের

প্লানি ভোলো।

ভোলো সকল হুখের কথা

ভোলো ভোমার প্রাণের ব্যথা

শৃত্য হাদয় সোনার রঙে

রাঙিয়ে তোলো।

দিন শেষের বাঁশরীতে বাজে করুণ তান

সারাদিনের মাতামাতি হ'লো অবসান

ওগো পথিক, মলিন বেশে দাঁড়াও এবার করুণ হেসে

আপন মনেই একতারাটী

বাজিয়ে চলো॥

কুমারী শিবানী সরকার (গ্রাহিকা নং ৪০৮)

– জো**নাকী** –

দ্বিগিদিকে ছড়িয়ে আছে চন্দ্রদেবের আলো—
'জোনাকী ভায়া,' তোমার আলো, আজকে কেন স্বালো?

আলো তোমার রথাই যা'বে— ছোট্ট মনে কষ্ট পা'বে,

ভোমার আলে। লাগবে কালো, এমন পূর্ণিমাতে

দেখতে তোমায়, লাগে ভালো, অন্ধকারের রাতে।

ঝিক্ মিকিয়ে ওঠ তুমি—

দূর হ'তে ভাই দেখি আমি,

লুকোচুরি খেল' তুমি আধার-রাতের সাথে;

তোমার খেলা, দেখে দেখে, আমারো মন মাতে।

রাগ কো'রোনা, ও লক্ষ্মী-সোনা—

আজকে তুমি আর ছো'লোনা,

কৃষ্ণ পক্ষে, তোমার সাথে, কো'রবো আমি খেলা— আজকে তুমি, আমার কথায়, কো'রো নাকো হেলা!

—সভী নৈত্ৰ (গ্ৰাহি**ক**৷ নং ৬৩৬ )

#### আমরা সকলের জন্য



দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মারুষের স্বভাব—মারুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই একলা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই ! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে ফেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলী হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্ম ভাবতে শিথি, একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তৃত হয়।

এতথানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে কাছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করছি—ব্রং মশালে দলে।

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জন্মে যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা সবাই এক দলের। দলের বীজ সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল আনস্ক আর আলো। রংমশাল দলেরও আদর্শ পরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ের দরকার হয় সেই জন্মে রংমশাল দলের ব্যাজ হয়েছে 'মশালে'। স্থানর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাজটি তৈরী হয়েছে ভোমাদের জন্ম; ব্রুচের মত ব্যবহার করবে ভোমাদের পোষাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

এবার রংমশাল দলের জন্য আমরা একটি মজার ধাঁধা দিলাম। ধাঁধাটি ৬৬০ পৃষ্ঠায় পাবে।

#### সকলে আমাদের জন্য



রংমশাল দলের "ব্যাজ্ঞ"

## নিয়মাবলী

- (১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিক। এই দলে যোগ দিতে পারবে। ভার জ্বন্থে কোন আলাদা চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাক্ত পাঠাব ভার খরচ এক টাকা দিতে হবে। নিয়মিত পাঠক পাঠিকা যাঁরা এক্তেট মারকং কেনেন—এক্তেটের নাম দিয়ে তাঁরা এ দলে ভর্তি হতে পারেন।
- (২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিন। ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।
- (৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।
- (৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ভাবে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।
- কমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার। সেজহ
  কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।
- ে৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, "দিদিভাই" C/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।
- (৭) সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অন্ত কোন ব্যাপার—"দিদিভাই"এর ইচ্ছাধীন।
- (b) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।
- (৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর স্বার উপর স্মান দৃষ্টি থাকবে।
- (১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জন্ম বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

| রংমশাল দল<br>কুপন                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| নাম স্থাপান্ত ব্যুদ্ধান্ত সিং ম আ: নং ৮৯৩ আ: নং ৮৯৩ আ জন্ম তারিধ ৯/৫/৩০/জন্মুল বা কলের, শ্রেণী |
| পিতা বা অভিভাবকের নাম (তার বাকর).  ঠিকানা ১৫ ১৯৭ বেলমাসে মোস স্থান                             |
| भागस्यास्य । क्लिकाजा                                                                          |
| লেখনী বন্ধু চাই কিনা y.e.s.: হবি (H. bby) Stamp Com historic collection. Photography Games     |

## — রংমশাল দল — (গাঁগা)

পাশের নক্সাটাতে বাংলা অক্ষর দেওয়া বৃত্তগুলি এক একটি সহর আর লাইনগুলি হচ্চে রাস্তা। ধরো রংমশাল দলের ছটি বন্ধু 'ও' সহর থেকে সাইকেল টুরে বেরুবে মতলব

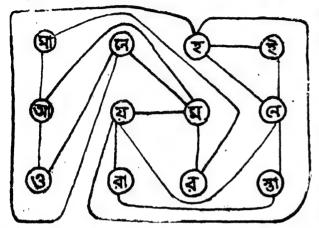

করেছে। এখন তাদের ইচ্ছে একবারেই
সব সহরগুলি দেখে আসা, অর্থাং—
কোন সহরে বা রাস্তায় তারা ছবার করে
যেতে রাজী নয়। 'ও' সহরটি থেকে
বেরিয়ে তারা সবশেষ 'ই' সহরে
পৌছতে চায়। একবন্ধু বললে—নিশ্চয়
সেরকম রাস্তা আছে খুঁজে বার করতে
হবে। অপর বন্ধু বললে—ও আমার
মনে হয় রাস্তা নেই ছজনেই একরকম

ঠিক কথাই বলচে। রাস্তাও পাওয়া গেল যাতে এক সহরে বা একই রাস্তায় গুবার যেতে হয় না। ভোমরা খুঁজে বার করতে পারো রাস্তাটি ? আর গুজনে একরকম ঠিক কথাই বলেচে ভার অর্থ কী ?

## নুতন ধাঁধা

১। ৰুম্বদের বসবার ঘরে দেখা গেল এই কয়জন লোক বসে গল্প করছেন; ঠাকুদ্দা-১; ঠাকুমা-১; বাবা-২; মা-২; ছেলেমেয়ে-৪; নাতিনাতনি-৩; ভাই-১; বোন-২; ছেলে-২; মেয়ে-২; শ্বস্তর-১; শ্বাস্ত্রী-১; বৌ-১;

বলত সবশুদ্ধ ক'জন লোক ঘরে বসে আছেন ? বলবে ২০ জন তো ? না, বুলুকে জিগেস করো, ও বলবে, ওমা আমরা তো মোটে ৭ জন ঘরে ছিলাম ! বল দেখি কেমন করে তা হয় ?

২। খোকনদের ছোট্ট দোভলা বাড়ী। একতলা থেকে দোভলা ওঠবার সিঁড়িতে সবশুদ্ধ মাত্র ৮টি ধাপ আছে। খোকন দিনে বোধহয় পঞ্চাশবার ওঠানামা করে—একদিন তার মাথায় ছাই ফান্দ জাগল। সে তার বাবা ও সেজকাকাকে জিগেস করলে,—আছা বলত, নীচে থেকে ওপরে ছবার ওঠানামা করতে হবে, ওপরে ছবার পৌছান চাই আর নীচে থেকে আরম্ভ করতে হবে, নীচে আর একবার নামতে হবে। এখন কেমন করে সবচেয়ে কম কটা ধাপ ব্যবহার করে তুমি একবার নীচে নেমে ওপরে পৌছতে পারো? মনে রাথবে কোন ধাপ ডিঙিয়ে বা টপকে গেলে চলবে না আর সিঁড়ির প্রতি ধাপ একই সংখ্যক বাব ব্যবহার করতে হবে।

## নূতন পুরস্কার প্রতিযোগিতা

নীচে যে ছবিটি দেখছ, এর মধ্যে 'ব' দিয়ে আরম্ভ যত গুলি জিনিষ আছে ( যেমন,— বালক, বালিকা, বল, ইত্যাদি), সবগুলির একটা ফর্দ্ন তৈয়ারী কর্তে হবে। সব চেয়ে বেশী নাম যে বের কর্তে পার্বে সে প্রতিযোগিতায় প্রথম হবে।

কয়েকটি কথা মনে রাখ্তে হবে:

- (১) আন্দাজে এমন কথা যদি বসাও, যা' এই ছবির জিনিষের নাম নয়, তার জন্ম একটি নম্বর কাটা যাবে-—সেটিকে তো বাদ দেওয়াই হবে।
- (২) যে সব জিনিষের ইংরাজী নামেরই চল হয়েছে ( যেমন, "ব্যাট্"), তার ইংরাজী নাম বাংলা অক্ষরে লিখতে পার; কিন্তু, যে কথার বাংলা সহজ এবং চলিত প্রতিশব্দ আছে, তা'র ইংরাজী নাম দিলে চল্বে না ( যেমন,—"বোট" কথাটি দিতে পার্বে না )।



- (৩) এই ছবির সব জিনিষেরই যে "ব" দিয়ে নাম আছে, তা' বল্ছি না; এমন জিনিষও থাকৃতে পারে, যা'র 'ব' দিয়ে নাম নাই।
  - (৪) নাম গুলি শুদ্ধ বা চলিত কথা হ'তে পারে।
- (৫) একই রকমের ৪।৫টি জিনিষের বিভিন্ন নাম থাক্তে পারে;—যেমন, ৪।৫ রকমের পাখী থাকতে পারে; ভা'দের একটির নাম 'বিহঙ্গ' অগুগুলির বিশেষ বিশেষ পাখীর নাম হ'তে পারে।
  - (৬) একই জিনিষের কয়েকটি বিভিন্ন নাম থাকলে, তা'র একটি নামই দিতে হবে।
- (৭) ছবিতে য়া' দেখান হয় নি এমন কিছু লিখবে না; যেমন, গুণ বা মুখেরও মনের ভাব;—যথা. বীর, বাক্যালাপ, বর্ণন, বিরস, বিরাগ, বিশ্রী, ইত্যাদি। অথবা বিশেষ ভাবে দেখান ছাড়া অন্য বিষয়ে'র কাঞ্চ কর্ম্মের কথাও লিখবে না;—যেমন, বসবাস, বিহার, বিস্তৃত বিস্তীর্ণ, বাহার, বর্ণ, ইত্যাদি।

# ফাল্কন মাসের পুরস্কার প্রতিযোগিতার ফলাফল

## <u>"জোড়া জীব"</u>

```
১। গরুই (গরু+রুই)

২। ঘোটকচ্ছপ (ঘোটক + কচ্ছপ)

৩। হরিণকুল (হরিণ + নকুল)

৪। চামচিকাকাতুয়া (চামচিকা + কাকাতুয়া)

যারা পুরস্কার পেয়েছে তাদের নাম—
```

যাদের হুটি ভুল হয়েছে তাদের নাম:--

শিবপ্রসাদ সেন, (নিউদিল্লী); অলক ও চিত্রা বোধ, (বালীগঞ্চ); দেবেক্রনাথ মণ্ডল বর্মণ, (শালিথিয়া); উমারাণী দেথী, (ভবানীপুর); ভামল, অমল, চুনী, ফটিক ও শচীন, (রংপুর); মাণিক বস্ত, (দিল্লী); অশোক কুমার মুথোপাধ্যার, (কলিক।তা); অরুণ কুমার রায়, (ভবানীপুর)।

## চৈত্ৰ মাসের খাঁধার উত্তর

| ۵  | ١ | টাকা বা পয়সা কামাচ্ছে। | 8 1 | বাণ ডাকছে। |
|----|---|-------------------------|-----|------------|
| \$ | ١ | রান্না চড়াচ্ছে।        | æ 1 | দর চড়ছে।  |
| ٥  | ŧ | ফুল ফুটুছে।             | ७।  | টাকা জমছে। |

## উত্তরদাতাদের নাম

চৈত্র মাসের ধাঁধার কেহই নিভূলি উত্তর দিতে পারে নাই।

১টা ভুল উত্তরদাতার নাম:--

অরুণ কুমার রায়, ( ভবানীপুর )।

## ২টা ভুল উত্তরদাতাদের নাম:—

লীলা, মায়া, রেছ, মুকুল, অরুণ ও মীরা, (নিউদিল্লী); উৎপল গুপ্ত, (বালীগঞ্জ); শৈলেন, সভ্যেন ও রেণু নাথ, (নিউদিল্লী); স্থা, থোকন, সোনাই, গোপাল ও বিহু, (কালীঘাট); রাণী, বকুল, বাদল ও পিউনী, (নিউদিল্লী); পবিত্র ও প্রস্থন গুপ্ত, (পাটনা)।

## ২টীর বেশী ভূল হয়েছে যাদের:---

অচিন্তা কুমার ও শ্রামলী রক্ষিত, (কলিকাতা); কমলকৃষ্ণ পাল, (রস্থলপুর); বনবিহারী, বাব, মাণিক ও পুতুল, (আহামদাবাদ); শচীন্দ্রনাথ রায় (হাওড়া); কামাক্ষা চন্দ্র বল, (ডালটন্গঞ্জ); ইন্দু, প্রকাশ, চুনী ও প্রতাপ রায়, (ধানবাদ); সাধনা, অর্চনা, গোপাল ও রাখাল, (গৌহাটী); খগেন, দীনেন ও কিল্ল, (নলহাটী); স্থান্ত কুমার ঘোষ, (খিদিরপুর); রেবা মুখার্জ্জি, (বালীগঞ্জ); নিখিলেন্দ্র দাস, (করিমগঞ্জ)।

# যান্সাসিক সূচীপত্ৰ

## কার্ভিক চৈত্র ১৩৪३।

| বিষয়                                           | <i>লে</i> খক                 | পৃষ্ঠা                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| অমরলতা (ধারাবাহিক উপজ্ঞান)                      | সতীকান্ত গুহ                 | ৩•, ১৭২, ২৫৭, ৩৯২, ৪৬১,     |
|                                                 |                              | €89                         |
| আ্রারাম বাবুর আ্রহত্যা                          | বিমল দত্ত                    | 99                          |
| আমাদের লাইরেরী                                  |                              | ১১¢, २১२, <b>¢७¢</b>        |
| আ <b>শ্চ</b> য্য উ <b>পহার</b> (ক <b>বিত</b> া) | वृक्ताप्य वर्                |                             |
|                                                 | ও শীমতী প্রতিভাবহ            | 820                         |
| এ াটা চলে যাওয়া দিনের-                         |                              |                             |
| গুরুতর কাহিণী ( <b>গন্ন</b> )                   | —হণুমার দে সরকার             | e • >                       |
| একটা ঘোড়ার মৃত্যু ( গল )                       | কামাকী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  | 886                         |
| এমন দিনে কেমনে মা ( কবিতা )                     | কমলা প্রসাদ ঘোষ              | 9 %                         |
| এমনি দিনে ( কবিতা )                             | <b>পূ</b> र्वन्सृ ८मन        | 847                         |
| কঙ্গণ ও চলানা (গালা)                            | অনিমা বহু                    | 6:55                        |
| কত অজানারে জানাইলে তুমি ( গধ্ম )                | শিবরাম চক্রবর্ত্তী           | 83                          |
| কাজল জল ( রূপকণা )                              | দক্ষিণারপ্রণ মিত্র মজুমদার   | ৩১৬, ৪১২                    |
| কিশোর এর অপমৃত্যু ( গর )                        | কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধাায় | 396                         |
| কিশোর বালক শেলী ( প্রবন্ধ )                     | धतनी ८मन                     | 620                         |
| কোয়ালা ( প্ৰবন্ধ )                             | স্থবিনয় রায় ১ৌধুরী         | 45                          |
| খুকুর পুতুল ( কবিতা )                           | প্রেমেন্স মিত্র              | 8%                          |
| গভীর জলের কাহিনী ( গল্প )                       | অমরেন্দ্র নাথ সাক্সাল        | ৩৬৭                         |
| গরমিল ( কবিতা )                                 | অমির ভূষণ গুপ্ত              | २৮                          |
| গল বলা ( গল )                                   | অপৰ্না সেন                   | <b>૨</b> ૧૨                 |
| গাধা বনাম গঞ্ ( কবিতা )                         | গৌরাঙ্গ প্রসাদ বস্থ          | 265                         |
| যুমহায়া ছায়াঘুম                               | পূৰ্ণেন্দূ সেন               | २७७                         |
| চলম্ভিকা                                        |                              | ١٠٥, ١٩٢, ١٩٢, ١٩٥٥         |
|                                                 |                              | 643                         |
| চাদনী রাতের গান ( কবিতা )                       | সতীকান্ত শুহ                 | 825                         |
| চাঁদা মামা                                      | হখলতা রাও                    | 229                         |
| চিঠির বাক্স                                     |                              | २১ •, ७১ •, ८ • ६, ८৮১, ६७१ |
| ছুটার ঘন্ট।                                     |                              |                             |
| ইন্লিংটন কোরিছিয়ান্স্ দের ফুটবল খেলা           | কামাকী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়  | <b>د</b> هد                 |
| ফুটবল ( করিছিয়ান্স্ )                          | শচীক্র লাল ঘোষ               | <b>૨৬</b> ৬                 |
| ক্রীকেট ও টেনিস                                 |                              | 999                         |

#### বংমশাল

| গুজরাটী ছেলেমেয়েদের থেলা | শ্ৰীশামুক                   | <b>e</b> २२                        |
|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| টাটাৰগরে ক'দিন ( ভ্রমণ )  | সৌমিত শঙ্কর দাসগুপ্ত        | 654                                |
| টিকিট ঘর                  |                             | ३ <b>३२, २</b> ०२, ८०७, <b>८</b> ८ |
| ঠাটা (কবিভা)              | কামাকী প্রদাদ চট্টোপাধ্যায় | २७৯                                |
| ডেন্টষ্ট (কবিতা)          | উপেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক      | > २२                               |
| তুরসের কামাল (জীবনী)      | धीरतन्त्र लाल धन            | ৬৬                                 |
| पिपि <b>( ना</b> उँक )    | সরোজ বন্দোপাধ্যায়          | २२১                                |
| তুয়ে তুয়ে শৃষ্য (গাল্প) | হুকুমার দে সরকার            | ₹8•                                |

## দূরের আলো

| জাপানী বাগান                        |                      | à b                              |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| বিদেশে বড়দিন                       |                      | <b>२</b> ৮१                      |
| একিমোদের দেশে                       | দেবাশাধ দেনগুপ্ত     | ४७१                              |
| धांधा ७ (ईंग्रामी                   | •                    | ₹5¢, '95¢, 855, 8৮%, <b>¢</b> ৮• |
| ধাধার উত্তর                         |                      | २५७, ७५०, ८५०, ८०५, ८৮०          |
| ধাধার উত্তর দতিাদের নাম             |                      | २७७, ७५७, ४५०, ४৯১, ४৮১          |
| <b>নদী (</b> কবিভা )                | নন্দ গোপাল দেনগুপ্ত  | • 60                             |
| নালকা ( অমণ বৃত্তা ও )              | নরেন্দ্র নাথ বহু     | <b>&amp;</b> •                   |
| नालिएन वालिन ( शंब )                | অমিয় ভূষণ গুপ্ত     | ૭૯૨                              |
| निञ्ली मञ्ज ( शज्ञ )                | শোভন লাল গঙ্গোপাধায় | <b>৯</b> २                       |
| পথে বিপণে ( ধারাবাহিক উপস্থাস )     | যোগেন্দ্ৰ নাণ ওপ্ত   | 582, 262, 092, <b>63</b> 6       |
| পদ্মরাগ বৃদ্ধ (ধারাবাহিক উপস্থাস)   | হেমেন্দ্র কুমার রায় | ३०১, ১७०, २०১, ७৮৪, ८८२          |
| পৃণিনী ছাড়িয়ে ( ধারাবাহিক উপভাষ ) | প্রেমেন্স মিজ        | <b>४४, ३४४, ७०३, १७२, ११४</b>    |

## প্রতিযোগিতা

| আলোকচিত্ৰ বা ফটোগ্ৰাফি            |                           | 22F                |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| কেন ভাল লাগে                      |                           | 822                |
| গল্প                              |                           | 950                |
| ক্রোড়া জীব                       |                           | 848                |
| নং দেওয়া                         |                           | २১१                |
| প্লানচেট ( গন্ধ )                 | <u> শী</u> শামূক          | -98 •              |
| বাড়ীবদলের করণ কাহিনী ( গল্প )    | त्रवी स नान त्राप         | 306                |
| বাবার জন্মদিনে ( কবিতা )          | প্রাণ গোপাল বন্দোপাধ্যায় | ৩৬১                |
| বাসন্তিকা ( কবিত) )               | ভবদেব চন্দ্র কর           | ৪৩৬                |
| বাসন্তিকা ( নাটকা )               | অধিল নিয়োগী              | 8%2                |
| বিভীৰণের বিভীষিকা ( নাট্য কবিতা ) | অসিত কুমার হালদার         | ७२९                |
| বেলজারের ভোজসভা ( কবিতা )         | মতুজেক্স চৌধুরী           | 6.9                |
| ভাবীগৃহিণার বৈঠক                  | •                         | 338, 2·6, 3·6, 89b |
| कुछ (होपनी                        | অবনীক্র নাথ ঠাকুর         | <b>&amp;</b>       |
| মাটীর স্বর্গ ( কবিতা )            | অসমঞ্জ মুখোপাধ্যার        | ૭ડર                |
| মাতৃ হলয় (কবিত)                  | বিনয় ব্যানার্ভিজ         | e82 .              |
| মিটিমুখ                           |                           | ৩•৫, ৪•৯, ৪৭২, ৫৬• |
| মেস্মেরিজম্ ( প্রবন্ধ )           | স্বেশ নাথ গ্লোপাধ্যয়     | <b>e</b> >         |
|                                   | •                         |                    |

## যাঁরা আমাদের স্মর্ণীয়

| ष्यां हार्य कार्योग हम्म (जीवनी )  | দেবাশীষ সেমগুগু    | २१৫        |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| জটিয়া বাবা বিজয়কৃঞ (জীবৰ: )      | ধীরেম্লাল ধর       | <i>೬೬೬</i> |
| শরৎ চন্দ্র                         | <b>অ</b> পর্না সেন | 865        |
| स्रामी नग्नानम्म मत्रस्रठी (कोरनो) | शीरतम् लाल धत      | >48        |

#### तःभगाम पम

## त्रःभगाम देवर्ठक

| কেন ভাল লাগে ( মাঘমাদের পুরস্কার       |                          |             |
|----------------------------------------|--------------------------|-------------|
| প্রতিযোগিতা সম্পর্কে )                 |                          | <b>e</b> 98 |
| ছুটীর একটি রাত                         | সধা সেন                  | 866         |
| বড় ও ছোট ( কবিত! )                    | ষষ্ঠীধন সেনগুপ্ত         | 498         |
| বুলু বাবুর একটি বেলা                   | त्राधातांगी त्वती        | 866         |
| সাহিত্য সাধক শরৎচন্দ্রের মহাপ্রয়াণে   | বিমল বিলাস পাল           | 699         |
| রেলগাড়ী ( কবিতা )                     | নন্দ গোপাল সেমগুপ্ত      | 269         |
| লালকমল লীলকমল সঙ্গে থাবি কে ( কবিতা )  | সতীকান্ত ওহ              | 236         |
| শরৎ বন্দনা ( কবিতা )                   | नौलिमा वरम्गां शांश      | 390         |
| শান্তি (গল)                            | বিমল দত্ত                | ১২৩         |
| শীহুৰ্গা ও শীহুৰ্ব্যোৎসৰ ( প্ৰবন্ধ )   | যামিনী কান্ত সেন         | >           |
| স্নাত্ন ধর্ম ও আর্থ্য স্মাক ( আলোচনা ) | বসন্ত কুমার চট্টোপাধায়ে | 89•         |

#### जक्षांनी

| চা-এর কথা .              | বিমল বস্                   | <b>38</b> 6      |
|--------------------------|----------------------------|------------------|
| বিষাক্ত গ্যাস ভয়        | বিধু নারায়ণ সেন           | @ 3b             |
| শিশির, কুয়াসা ও মেন     | অবনী কুমার চটোপাধায়       | >2>              |
| मर्कारनर्ग वांका ( शहा ) | কুলদারঞ্জন রায়            | e e              |
| সাত বার ( কবিতা )        | উপেক্স চক্স মলিক           | <b>e</b> 29      |
| সাবুর ফিল্ম বিজর         | <b>শী</b> ধর               | b 8              |
| সারনাথ (ভ্রমণ কাহিনী)    | অমিয় মাধ্ব মিত্র          | ಅಂತ              |
| সাল নমালী ( কবিতা )      | লোকেশ ঘটক                  | २१३              |
| স্থী রাজপুত্র (গল )      | বৃদ্ধদেব বহু               | 39               |
| হালুমরাচরণ (কবিতা)       | প্ৰভাত কিরণ বহ             | <b>e</b> 9 _ `   |
| हिপन्টिजभ् ( अवक )       | হুরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যয় | >01              |
| হিমালরে ভালুক শিকার      | ধরণী সেন                   | <b>३७७, २</b> १५ |

# যারা পরের মুখে ঝাল খেতে চায় না সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী ছেলে মেয়েরা আমাদের বই পড়ে খুশি হবে

# প্রথিবীর রূপকথা

এদেশের স্বচেয়ে বড় রূপকথাকার শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত

# প্রথিবীর সঞ্জ

দতীকান্ত গুহ, মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাথ্যায় সম্পাদিত

## বাড়ী থেকে পালিছে শিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখিত

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো রূপকথা, রকমারী রুগ ছবি। বড় সাইজের বই। ঝলমলে মলাট। দাম দেড় টাকা। ডাকমাগুল আলাদা।

একথানা বই-য়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো গ আর একথানায় সঁলচেয়ে ভালো চারখানা উপকাস রংমশালের মতে এ ছখানা বইয়ের মত এত চমংকা লেখা, ছবি ও এপা আর দেখা যায়নি। দাম একটাকা চার আনা আর এক টাকা। ভাকমাঞ্জল আলাদা।

শিবরাম বাবু বাড়ী থেকে পালিয়েছিলেন। তাঁ এত চমংকার বই লিখতে পেরেছেন। সকলে মতে প্জায় এ রকম বই আর বার হয়নি। দাম এক টাকা। ডাকমাণ্ডল আলাদা।

অবনীজনাথ ঠাকুর লিখিত

## বাজকাহিনী

প্রথম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ দাম বারো আনা।

## রাজকাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ স্কুদাম এক টাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্য পৃথিবীতে অবনীন্দ্রনাথের মত লেখক নেই, রাজকাহিনীর মত বইব নেই। এবার অনেক খরচ করে মলাটের নতুন ছবি ছাপ। হল। ভিতরে অনেক হাফ্টোন ছবি দেওয়া হল।

তিনখানা আশ্চর্য্য বই বার হচ্ছে: ফেব্রুয়ারীতে 'সবুজলেখা', মার্চ্চে 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও গঙ্গের দেশে'। তারিখ ভুলোনা।

# প্রাচী পাব লিশিং হাউস ১০ ইক্ররায় রোড. ভানীপুর, কলিকাতা।

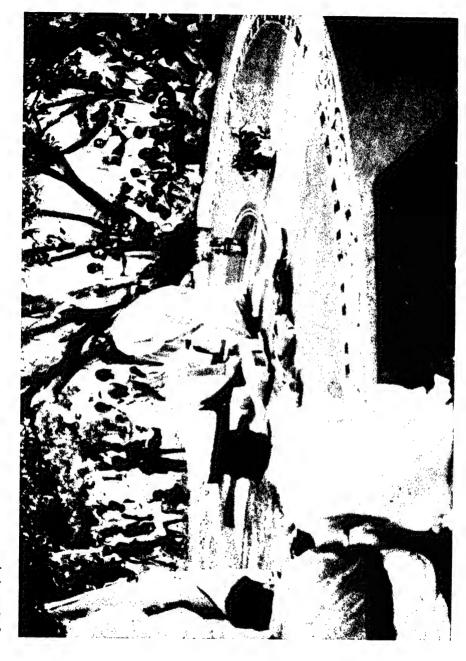

শীরবীকুনাপুথর জন্মভিথি-উৎস্ব



## ঘুম্ঘুমাঘুম্, জাগর দেশের কথা

## শ্রীসতীকান্ত গুহ

শোনো শোনো খুড়ো, বুড়ো থুখুরো এসেছিল গাঁয়ে কোনো, বলেছিল হেসে, ঘুম্ঘুমাঘুম্ দেশের কাহিনী শোনো'। ঘুম্ঘুমাঘুম্ দেশের কাহিনী ? ঘুমে আসে চোখ ঢুলে,' কথা শুনে যাও, ঘুম্ঘুমাঘুম্, হাওয়া এসে কয় ফুলে। বাঁশরী চড়েছে সোনার ঘোড়ায় চলেছে সোনার নায় জলে আর থলে বাঁশরী কিশোরী কোথা চলে' যায় যায়! বাঁশরী কে জানো ? ঘুম্ঘুমাঘুম্ দেশের রাজার মেয়ে। পথ চলে তবু আধেক স্বপন যেন আছে চোখ ছেয়ে, ঘুমে ঢুলে যায় সোনার ঘোড়াটি, সোনালী নায়ের নেয়ে। ঘুম্ঘুমাঘুম্, আয় ঘুম্ ঘুম্' হাওয়া যায় গান গেয়ে। ঘুমে ঢুলে যায় দখিণ পবন, ঘুমে ভরে' যায় হাসি, হঠাৎ ঘুমের গান গেয়ে ওঠে কোন্ রাখালের বাঁশী! ভরু পথ চলে, কেন পথ চলে ? শোনো শোনো খুড়ো শোনো. জাগর দেশের ঘুম ভাঙা পুরে ছিলেন কিশোর কোনো।



ঘুম্তী নদীর ঘুম ভেঙে যায় জাগর দেশের ধারে, ঘুম ভোলা আলো সোনা গেঁথে দেয় ঘুম্তি নদীর পাড়ে। জাগর দেশের রাজার কুমার কিশোর বৃঝিবা নাম, ঘুম নেই চোখে বিহাৎ আঁকা হুটি চোখ অভিরাম। খনে খনে খনে, শুধু জাগরণে, ছলে' ছলে' ওঠে হাসি, হঠাৎ জাগার গান গেয়ে ওঠে কোন্ রাখালের বাঁশী। শোনো শোনো খুড়ো, বুড়ো খুখুরো বলছিল কানে কানে 'ঘুমের দেশের মেয়েটি চলেছে জাগর দেশের পানে।' কত ভোর এলো সোনালী পাখায়, কাজল পরানো রাত, মেঘে মেঘে মেঘে ঝিলিক রোদের জড়ালো রূপোর পাত। হলুদবনের টিয়ে উড়ে গেল আকাশে পাথাটি তুলে জোছ্না যামিনী নাম লিখে গেল ফুটে ওঠা ফুলে ফুলে। চলেছে বাঁশরী, সোনার ঘোড়াটি চেপেছে সোনার নায়, জাগর দেশের রাজার কুমার জেগে জেগে পথ চায়। হায়রে কে জানে মাঝখানে ছিল ধৃ ধৃ ধৃ তেপান্তর, হঠাৎ আকাশে কাল বোশেখের নামল ভীষণ ঝড়। ঝড়ে উড়ে গেল সোনার ঘোড়াটি ডুবল সোনার তরী, ঘুম্তি নদীর ঘুম ভেঙে গেল থই থই জলে ভরি'। জাগর দেশটি ডুবলো যেমন, ফুটল চাঁদের হাসি, (थरम राम अष् । इठीए व्यावात वारक त्राथात्मत वाँमी। বাঁশরী, কিশোর কোথায় মিলালো ? শোনো শোনো খুড়ো শোনো, বলছিল বুড়ো সে কাহিনী আছে আরেক দিনের কোনো।

কোথায় বাঁশরী ? কোথায় কিশোর ? ঘুমে আসে চোখ ঢুলে, ভাদের কাহিনী লিখে দিয়ে যাবে। আরেক দিনের ফুলে। সে ফুল ফুট্বে, শোনো খুড়ো শোনো, আরেক ফাগুন মাসে, এখন হাওয়ায় শুধু বোশেখের ধুলোটুকু ভেসে আসে।



শ্রীরণেশচন্দ্র ঘোষ

মনে করে। ছোট্ট একটা বেজী।

রোঁয়াওয়ালা বুরুশের মত লেজটা ফুলিয়ে লম্ব। লম্ব। ঘাসের ভেতর দিয়ে যখন সে
শিকারকে তাড়া করে তখন মুখ দিয়ে তার ভারী মজার আওয়াজ বেরোয় "রিক্, টিক্ টিক্কি
টিক্কি টক্"—

তাই আমাদের বেজীর নাম হ'লো রিক্কিটিকি। সেদিন বাথ্কমে রিক্কিটিকি যে রকম লড়াই করে ছিলো একেবারে একলা সে রকমটি তোমরা কখনো দ্যাখোনি। টুন্টুনি আর ছুঁচো ভায়া যে একটু আধটু সাহায্য করেনি তা নয়, তবে যুদ্ধের গৌরবটা রিক্কিটিকিরই পাওনা আর কারো নয়।

সে ভারী মজার গল্প। গোড়া থেকেই বলি শোনো:

মাঠের ছোট্ট একটি গর্ত্তে রিকিটিকি মা বাবার সঙ্গে একট্ একট্ করে বড়ো হচ্ছিলো, এমনি সময় একদিন—সেটা কী দিন মনে নেই—আচম্কা দেখা দিলো ছোটখাট একটা বস্থা—কয়েক দিনের অবিপ্রাপ্ত বৃষ্টির পর। কাজেই রিকিটিকিদের গর্ত্ত গোলো ভেসে, আর জলের প্রোভ ওকে আছ্ড়াতে আছ্ড়াতে নিয়ে ফেল্লো অনেকটা দূরে একটা জেনের ভেতর। ড়ব্তে ড্ব্তে কেলী দেখতে পেলো ছোট্ট একটা ঘাসের আঁটি জলের প্রোতে ভেসে যাচ্ছে। ও ঘাসের আঁটিটা কামড়ে রইলো প্রাণপণে তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেল্লো।



देखार्घ, ३७६६

জ্ঞান ফিরে এলে রিকিটিকি দেখতে পেলো কী করে মস্ত বড়ো একটা বাগানে সে এসে পড়েছে। মাথার উপরে আগুণের মত গরম সূর্য্য।

ওর পাশে ঝুঁকে রয়েছে ছোট্ট একটা ছেলে। ছেলেটা বল্ছে, "বেজীটা মরে গেছে। পুড়িয়ে ফেলি মা ?"

মা বল্লেন, "না, এখনো মরেনি বোধ হয়। নিয়ে চলো তোমার বাবার কাছে।"
ওরা রিকিটিক্কিকে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলো। বেশী বয়সের এক ভদ্র লোক এসে
রিকিটিক্কিকে তুলে নিলেন হ' আঙ্গুল দিয়ে, তারপর বললেন, "বেজীটা এখনো মরেনি, একটু
যত্ন করলে বেঁচে উঠবে।"



রিকিটিকিকে খানিকটা তুলো দিয়ে চেকে দেয়া হ'লো। গরম পেয়ে ও চোথ খুলে তাকালো তারপর হেঁচে ফেল্লে। বয়স্ক লোকটি (উনি বড়ো গোছের কী একটা চাক্রি করেন, বাংলোতে নতুন এসেছেন) বল্লেন, "বেজীটাকে ভয় পাইয়ে দিয়োনা, দেখা যাক্ ও কী করে।"

কিন্তু উনি জানেন না—বেজীদের ভয় পাওয়ানো হচ্ছে হুনিয়াতে সবচেয়ে কঠিন কাজ। ওদের নাকের ডগা থেকে লেজের ডগা অবধি কৌতৃহলে ভর্তি। বেজীদের স্বভাবই হ'লো নতুন কিছু হলেই ছুটে গিয়ে দেখা। রিকিটিকিও

ছেলেটা বলছে, "বেজীটা মরে গেছে, পুড়িরে কেলি মা ?"

, কাজেই ওর যদি একটু কোভূহল হয়ে থাকে তবে আমরা কিছু মনে করতে পারিনে।

তুলো গুলোর দিকে ভাকিয়ে রিকিটিকি ঠিক্ করে ফেললো যে ওটা খেতে তেমন স্থবিধে হবে না। কাজেই টেবিলের চার পাশে একবার ঘুরে এসে গায়ের লোমগুলো ঠিক্ করে নিলো মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে। তারপর একলাফে খোকার কাঁধে উঠে বস্লো।

বাবা বল্লেন, "किছু ভয় নেই খোকা। এমনি করেই ওরা ভাব করে, বুঝলে ?"



ेषार्घ. ३७८९

খোকা বললো; "বড্ড স্বডম্বডি লাগছে বাবা"। রিক্কিটিকি খোকার সার্টের কলারের ভেতরটা একবার দেখে নিয়ে, কানের পেছনে কী শুঁকলো তারপর মাটিতে নেমে পড়ে' নাক ঘসতে লাগলো।

মা বললেন, "ওমা, বেজীটা কি রকম পোষ মেনে গেছে দ্যাখো"। বাবা বললেন, "বেজী গুলো ঐ রকমই। খাঁচায় পূরে না রাখলে সারাদিন এমনি ঘোরাঘুরি করবে। ই্যা, একে কিছু খেতে দিলে হয়।"

তাই করা হ'লো। বেজীটাকে এক টুক্রো রুটি দেয়া হলো। রিন্ধিটিঞ্জির ভারী পছন্দ হলো খাবারটা। রুটিটা খেয়ে ও চলে গেলো বারান্দায়—রোদ পোহাতে। গায়ের লোমগুলো শুকিয়ে নিতে হবে তো।.....তারপর রিকিটিকির শরীরটা একট ভালো বোধ হ'লো। চারদিক তাকিয়ে ও ভাবলো, 'ওমা, বাডিটাতে কত সব দেখবার জিনিয় আছে। সব না দেখে আর যাচ্ছিনে।"

ঘুরে ঘুরে রিকিটিকি সারাদিন কাটিয়ে দিলো। আর একটু হলে তো ডুবেই গিয়েছিলো মানের টবে, তারপর লেখ্বার টেবিলে উঠে কালীর দোয়াতে নাক দিলো ডুবিয়ে। তারপর কী রকম করে মানুষরা লেখে দেখবার জন্ম বাবার কোলে লাফিয়ে উঠ তেই চুরুটের আগুণে নাক পুড়ে গেলো।.....এমনি ধারা আরো কত কী।

সন্ধ্যের পর ও খোকার ঘরে চলে গেলো। ওখানে দেখুতে পেলো কী করে কেরা-সিনের আলো জালানো হয়। তারপর খোকা যথন ঘুমিয়ে পড়লো তখন উঠে বসলো খাটের উপর। রিকিটিকি ভারী চঞ্চল।

রাত একটু বেশী হ'লে খোকার মা আর বাবা এলেন ঘরে। রিকিটিক্কি তখনো বালিশের উপর জেগে রয়েছে।

মা বললেন, "বেজীটা আবার ওখানে কেন ? খোকাকে কামড়ে না ছায়।"

বাবা বললেন, "একটা ব্লড্হাউণ্ডও বেজীটার মত অত ভালো পাহারা দিতে পারবে ना, जा कारना ? धरता यमि नाপ—"मा कथांगा भाष कत्राउँ मिरान ना। जाजा मिरा বললেন, "ওমা যত সব অলকুণে কথা—"

ভোরে খোকার কাঁধে চড়ে রিন্ধিটিন্ধি বেরিয়ে এলো বারান্দায়। ুওকে কলা আর একটু ডিমের টুক্রো দেয়া হ'লো। বেজীটা একবার এর একবার ওর কোলে চড়ে বেড়াভে লাগলো। গর্বে থাকবার সময় রিক্কিটিক্কির মা বলে দিয়েছিলো মামুষদের বাড়ীতে থাকতে হ'লে কি কি क्तराज्य हा । अत्र मा आवात्र हिला भूलिन मारारवत्र वाष्ट्रिष्ठ ।



१८०८ हास

খাওয়া হলে রিকিটিকি চলে গেলো বাগানে। তথানে কী আছে দেখবার জন্য। বাগানটা মস্ক বড়ো। সমস্তটা এখনো পরিকার করা হয়নি। বাগানময় বড়ো বড়ো ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা, মরশুমী বিলিতি ফুলের ঝাড় আর লম্বা লম্বা ঘাসের ঝোপ। বাঁশ ঝাড়ও রয়েছে একটা। রিকিটিকি ঠোঁটটা একবার চেটে নিলো। তাইত, শিকারের বেশ স্থবিধে হবে। শিকারের কথা ভাবতেই ওর লেজ ফুলে উঠলো। ও বাগানে ঘুর্ ঘুর্ করে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—এমনি সময় ঝোপওয়ালা একটা লম্বা কাঁটা গাছের ভেতর থেকে ভারী করুণম্বর শুন্তে পাওয়া গেলো।

টুনটুনি আর তার বৌ কথা বলছিলো। ওরা ছটো বড়ো বড়ো পাতার ধারগুলো সেলাই করে নিয়ে চমৎকার একটা বাসা তৈরী করেছে। গর্তটা নরম তুলো আর খড় দিয়ে ভর্তি! ওরা ছ'জনেই বাসার উপরে বসে রয়েছে—বাসাটা ছল্ছে একটু একটু। ওরা কাঁদছে রিক্কিটিকি শুন্তে পেলো।

"কি গো, কী হয়েছে ? রিঞ্জিটি কি জিজ্ঞাস। করলো। টুনটুনি বললো, "আর বলো না ভাই, আমাদের ভারী কষ্ট। কাল আমার একটা বাচ্চা বাসার থেকে হঠাৎ পড়ে যাওয়া মাত্র কোথেকে পাজী সাপটা থেয়ে ফেললো—" টুনটুনির চোথ ছল্ ছল্ করে উঠলো।

় "তাইত" রিক্কিটিক্কি বললো, "বড়ো ছঃখের কথা—হঁঁ্যা সাপটা কে ? আমি আবার নতুন এসেছি।"

টুনটুনি আর তার বৌ উত্তর না দিয়ে ভয়ে জড়ো সড়ো হয়ে বসে রইলো, ওদের গাছের নীচে একটা ঝোপ থেকে চাপা হিস্-স্ শব্দ শুনতে পাওয়া গেলো। শব্দটা শুনলে বুকের ভেতরটা আবধি ভয়ে হিম হয়ে ওঠে। রিক্কিটিকিতো চম্কে প্রায় ছ'হাত পেছিয়ে গেলো। আর ঘাসের ভেতর থেকে সাপের মাথাটা উঠতে লাগলো—এক ইঞ্জি, এক ইঞ্জি করে। মস্ত বড়ো একটা কালো গোখ্রো সাপ প্রায় হাত পাঁচেক লম্বা। সাপটা আন্তে আন্তে ছলতে লাগলো একবার এদিক আর একবার ওদিক—বাতাসে নরম ফুলের গাছগুলো যেমনি করে দোলে। আর বিষমাধানো চোখে তাকিয়ে রইলো বেজীর দিকে। সাপের চোখের ভাব কখনো বদলায় না—ওরা যাই ভাবুক না কেন। তারপর বললো—"সাপটা কে জানতে চাইছিলে, নাং আমিই সেই, বুঝলে গৈকমন ভয়টা পাচ্ছ এখন ?

সাপটা ক্ষণা আরো ছড়িয়ে দিলো। তার পেছনে দেখা গেলো গোল চক্রের দাগ। প্রথমটা রিশ্ধিটিক্কি একটু ভড়কে গেলো। এর আগে যদিও ও জ্যাস্ত গোখারো সাপ কখনো দেখেনি তবুও প্রথম ধাকাটা বেশ সামলে নিলো। ছেলেবেলায় রিশ্ধিটিক্কির মা যথন ওকে মরা



ेखाई, ১७8€

সাপের টুকুরো খেতে দিত তখন থেকেই রিঞ্জিটিক্তি জানে যে বেজীদের কাজ হলো সাপের সঙ্গে লড়াই করা। কথাটা সাপও জানত, কাজেই ভেতরে ভেতরে তার যে একটু ভয় হচ্ছিলো না তা নয়।

'যাকগে', বিক্কিটিকি বললো, "ছোট ছোট পাখির ছানা বাসার থেকে পড়ে গেলে তোমার কী সেটা খাওয়া উচিত হচ্ছে ৪ তুমিই বলো।"

সাপটা নিজের মনে কী ভাবছিলো। আর রিকিটিকির পেছনে ঘাসের নড়াচড়া একমনে দেখছিলো। সাপটা বুঝতে পেরেছিলো যে বাগানে বেজী থাকার মানেই ওদের সর্বনাশ। রিকিটিকিকে একটু অক্সমনস্ক করবার মংলবে সাপটা মাথা একটু নামিয়ে দিলো, তারপর একপাশে কাত হয়ে বললো "বেশ, তোমার সঙ্গে তর্কটাই সেরে ফেলা যাক্! তুমি তো ডিম খাও। আমি যদি পাথির ছানা খাই তাতেই বা দোষ কী ?"

টুনটুনিবৌ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো, "এইয়ো বেজী, সাবধান। পেছনে—"

টুনটুনিবৌ বলবার আগেই রিঞ্চিটিক্কি বুঝতে পেরেছিলো। ও প্রাণপণে শৃত্যে লাফিয়ে ওঠা মাত্র ওর নীচে সোঁ। করে বেরিয়ে এলো সাপ-বৌয়ের মাথাটা। রিঞ্চিটিক্কি যখন কথা বলছিলো তখন সাপ-বৌ চুপি চুপি এসে ওকে শেষ করে দেবার স্থযোগ খুঁজছিলো, বেজী শুনতে পোলো ওর নিক্ষল গর্জন—হিস্-স্-স্।

বেজী পড়লো ঠিক ওর পিঠের উপর। বুড়ো বেজী হলে ওর জ্ঞানা থাকত যে এক কামড়ে পিট ভেঙে দেবার সবচেয়ে স্থযোগ হলো এবার। কিন্তু গোখ্রো সাপের বিহাতের মত প্রতিঘাতের কথা ভেবে রিকিটিকি ভয় পেয়ে গেলো। কামড়ে দিলে ঠিক, তবে ততটা জোরে নয়, তারপর একলাফে চলে এলো নাগালের বাইরে।

"পান্ধী টুনটুনি বৌ" দাপ-বৌ রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করে বললো। তারপর যতটা পারা যায় উঁচু হয়ে টুনটুনির বাসার দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু গিয়েই বা কী হবে ? টুনটুনির বাসা সাপের নাগালের বাইরে।

লেজের উপর বসে রিকিটিকি রাগে ফুলছিলো আর চারদিকে তাকাচ্ছিলো সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে। কিন্তু সাপ আর তার বৌ ঘাসের ভেতর মিলিয়ে গেছে। ওদের পেছনে যেতে রিকিটিকির সাহস হ'লো না। তু' তুটো সাপকে একলা বাগানো আর এমন কিছু সহজ্ব ব্যাপার নয়। কাজেই ও চলে এলো ওখান থেকে, তারপর বাংলোর কাছেই বাঁধানো রাস্তার ধারে বসে ভাবতে লাগলো।



তোমরা অনেকে বোধ হয় শুনেছো যে, সাপ-বেজীতে যথন লড়াই হয় তথন সাপ যদি বেজীকে কামড়ে দেয়, তবে বেজী নাকি ছুটে গিয়ে কী একট। গাছের শেকড় থেয়ে আসে; তাই সাপের কামড়ে ওদের কিছু হয় না। আসল ব্যাপার কিন্তু মোটেই তা নয়। জয় পরাজয় নির্দ্ধারিত হয় শুধু হাত আর পায়ের ক্ষিপ্রতায়।

রিকিটিন্ধি জানত যে ও নেহাং ছোট্ট বেজী, তাই ত্ব' ছুটে। সাপের চোথে ধূলো দিয়েছে ভাবতেই ওর ভারী ক্ষুর্ত্তি হ'লো। নিজের উপর বিশ্বাস গেলো বেড়ে।

এমনি সময় দেখা গোলো খোকা ছুটে আস্চে। পিঠ্চাপ্ড়ে দেবে ভেবে বেজী ঠিক্ হয়ে নিলো। খোক। এসে ওকে কোলে ভূলে নেবে এমনি সময় থুব কাছেই ধৃলোর ভেতর থেকে লম্বা মত কী একটা নডে উঠে বললোঃ

"সাবধান, আমাকে ঘেঁটোনা বলছি।"

বেজী তাকিয়ে দেখতে পেলো একটা মেটে রঙের করাত সাপ কথাটা বল্ছে। করাত সাপ গুলো দেখতে ছোট্ট বটে কিন্তু ওদের কামড় গোখ্রো সাপের মতই মারাক্সক। ছোট্ ব'লে সাপগুলো তত নজরে পড়েনা। তাইতে ক্ষতি করে বেশী।

বেজীর চোথ রাগে লাল হয়ে উঠ্লো। ও লাফাতে লাফাতে এগিয়ে গেলে। সাপটার দিকে আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজতে লাগলে। স্বিধে মত কামড়ে ধরবার জায়গা। এমনি সময় করাত সাপটা ছোবল দিলো। বেজী চোথের পলকে এক পাশে সরে গেলো। সাপের ধূলো ভরা মাথাটা পড়লো একেবারে বেজীর কাঁধের কাছ ঘেঁসে। এক লাফে সাপটাকে ডিঙিয়ে রিকিটিকি চলে গেলো। ওপাশে।

খোকা চীংকার জুড়ে দিলো, "ভাখো, ভাখো, আমাদের বেজীটা একটা সাপকে তাড়া করেছে।"

বেজী শুন্তে পেলো, খোকার মা চেঁচিয়ে উঠলেন! বাবা দৌড়ে এলেন মোটা একটা লাঠি হাতে। তিনি আসবার আগেই রিন্ধিটিন্ধি লাফিয়ে সাপটার পিঠে পড়লো, তারপর সাম্নের ছ'পায়ের ভেতর সাপের মাথাটা চেপে ধরে পিঠে কামড়ে দিলো। এই কামড়ে সাপটা কেমন অবশ হয়ে পড়লো।

রিকিটিকিও কাছেই একটা ঝোপের কাছে গিয়ে ধ্লোয় গড়াগড়িখেতে লাগ্লো। এদিকে খোকার বাবা এসে সাপটাকে লাঠি দিয়ে থেঁৎলে দিলেন।

"মানুষ গুলো যেন কী রকম" রিঞ্জিটিকি অবাক্ হয়ে ভাবলো, "সাপটাকে ভো আমি মেরেই ফেলেছি, লাঠি দিয়ে থেঁৎলে দেবার আর কী দরকার ছিলো ?"

[ আগামী মাসে সমাগ্য ]

## রামায়ণ কথা

( যুক্তাক্ষর বর্জিত )

## প্রীমাসি কুমার খালদার

ভারতের সেরা রাজা রাম রাজা ছিল, বিমাতা কৈকেয়ী তাঁরে বনে পাঠাইল। রামে বনে যেতে শেষে আদেশ করিয়া, শোকে পিতা দশরথ গেলেন মরিয়া। ভরত ভায়ের হাতে সঁপি' রাজ কাজ বনবাদে চলিলেন রাম মহারাজ। লক্ষণ সীতাদেবী সাথী হ'ল তাঁর, নদ নদী মাঠ ঘাট কত হ'ল পার। বনে থাকিবার কালে ভরত আসিয়া, রামে ফিরাইতে এল আপনি যাচিয়া, হতাশ ভরত তবে পাত্নকাটি ল'য়ে, হেঁট মাথা করি দেশে নিয়ে গেল বয়ে, রাম-পাছকাটি রাখি রাজার আসনে, মন দিল রাজ কাজে विवस वर्गाः

বনের পথেতে রাম পেয়ে দরশন. গুহক করিল কত অশেষ যতন। গুহকের সাথে রাম মিতালি করিয়া, স্বাকার মন তিনি নিলেন হরিয়া, তের বংসর পার र'ल यह मिन, কোথা হ'তে বাহিরিল সোনার হরিণ। **শীতা তার ছলনা**য় বুঝিতে নারিল, পালিবারে হরিণটি ধরিতে চাহিল। রাম হরিণের পিছু **व्याप्त क्रि.** ; হেনকালে ভিখারী রাবণ আদে জুটি, দয়াময়ী সীতা দেবী ভিখারী দেখিয়া, কুটীর বাহিরে কিছু দিলেন আনিয়া। অমনি জাপটি' ধরি রাবণ কপট, রথে তুলি নিয়ে গেল তাঁরে চট্পট্।



#### রামায়ণ কথা শ্রীঅসিত কুমার হালদার

देकार्ष, ३७८०

জটায় রুধিল পথ ভানার ঝাপটে, পথ ছেডে দিতে হ'ল রাবণ দাপটে। রাম, সীতা হারাইয়া বালী বধ করি, হন্তুমান দল লয়ে মারিবারে হারি, **हिलालन शीरत शीरत** বুকে বল লয়ে, লক্ষণ সাথী তাঁর সব তুঃখ সয়ে। জলে ঘেরা রাবণের লংকা সোনার, হয়ুমান একলাফে হইলেন পার। খোঁজ করি অবশেষে অশোক বনেতে, সীতারে দেখিল হতু একটি কোণেতে। রাগিয়া আগুণ তবে লেজে জড়াইয়া, সোনার রাবণপুরী দিল পোড়াইয়া। পুনরায় একলাফে হইয়া সে পার. রাম কাছে আনিলেন সীতা সমাচার। ইট কাঠ পাথরেতে বাঁধিল সাগর,

রামচর যত ছিল সেথায় বানর, বিভাষণ রাবণের এক ভাই ছিল, ঘরের খবর সব রামে আনি' দিল। অংগদ বানর ছিল गानि मिन शिया, বলিল রাবণে সীতা দাও ফিরাইয়া। শুনিলনা কথা কারু গরবী রাবণ. লড়াই রামের সাথে করি' অকারণ, সবংশেতে মরিল অবশেষে তাই, দেখিলেন রাম আর কাজ সেথা নাই, বিভীষণে লংকায় রাজা করি দিয়া, সেতৃটিরে পুনরায় দিলেন ভাঙিয়া। বানরের দল আর সীতা লয়ে শেষে, রাম লক্ষণ তবে ফিরিলেন দেশে। সব রাজা সেরা সেই হল রাজা রাম, যুগ যুগ যশ রটে অমর সে নাম।

# গত সহাযুদ্ধ ও ইউরোপের ছেলেসেয়েরা

( প্রবন্ধ )

## <u>জীচিত্রভানু</u>

স্থিত কলেজের প্রায় তুইশত ছাত্রকে একবার বলা হয়েছিল গত মহাযুদ্ধ (Greatwar) সম্বন্ধে তাদের শৈশব স্মৃতির একটা বিবৃতি লিখতে। নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রশ্নে দূত্র তাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

গত মহাযুদ্দেব কারণ তাদের কাছে কি বলে মনে হত-

যুদ্ধের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদের আছে কি না ?—

জার্দ্মানবাসীদের বা জার্ম্মানপণান্দব্যের উপর ভারা মনে মনে কি ধারণা পোষণ করত :—

মহাযুদ্ধের কয়েক বংসরের মধ্যে কোন কোন্ ঘটনা ভাদের মনে বিশেষভাবে রেখাপাত

ভার্সাই চুক্তির ((Versailles Treaty) সময় ছাত্রদের সকলের বয়স দশ থেকে সভেরো বছরের মধ্যে হবে। প্রশ্ন করবার পর এক সপ্তাহের মধ্যেই সকলকে লেখা দাখিল করতে হয়েছিল। স্থতরাং তারা পরস্পারের মধ্যে আলোচনা করবার বা বাইরের বই থেকে বৃদ্ধের কারণ ও বিবরণ সংগ্রহ করবার সময় পায় নি। তাই তাদের বিবৃতি যতদূর সম্ভব বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হয়।

তুইশত কাগজের মধ্যে তুটি বিষয় সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমটি হচ্ছে শত্রুদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুহূর্ত্তের উচ্ছ্বাসে 'জয় গোরবের' আনন্দ উপভোগ করবার তীব্র ইচ্ছা। বিবৃতির কয়েকটি অংশ তুলে দিলে তাদের মনের অবস্থাটি পরিষ্কার ভাবে বোঝা যাবে।

একজন লিখেছে: "আমি স্বপ্ন দেখতাম লক্ষ লক্ষ বিকটাকার দানবের দল, শক্ত লালচে দাড়ি, লম্বা লম্বা দাত, শুঁড়ওয়ালা পাগড়ি মাথায়, মেয়েদের চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সব ভেঙে চুরে ধ্বংস করে দিচ্ছে, আর তার চারিদিকে রয়েছে সারি সারি স্তূপীকৃত বক্তাক্ত মৃত দেহ।"

কেউ লিথেছে: "জার্মানদের আমরা এত ভীষণভাবে ঘুণা করতাম যে আমাদের শিশুমনে তা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। আমার বেশ মনে আছে আমি একটি চীনা পুতুল



গত মহাযুদ্ধ ও ইউরোপের ছেলেমেয়েরা শ্রীচিত্রশুহ

े १८०८ होस्ट

ভেঙে ট্করো টুক্রো করে' ফেলেছিলাম, কারণ তার পিছনে লেখা ছিল যে সেটি জার্মানীতে তৈরী। পুতুলটি আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় ছিল।"

"যুদ্ধ যখন আরম্ভ হয় তখন আমার বয়স সাত বছর। আর আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে আমার মা বাবা জার্মানদের অন্তরের সহিত ঘুণা করতেন। আমি গল্প শুনতাম যে জার্মান কর্ম চারীরা ফরাসী দেশের ও বেলজিয়ামের ছোট ছোট শিশুদের হাত কেটে নেয়।" আমেরিকার একজন বিখ্যাত ধর্ম্মযাজকের নাত্নী লিখেছে: "বিদ্বেষ ও ঘুণার আগুন আমার মনের মধ্যে ভীষণ ভাবে দ্বালিয়ে দেওয়া হত। আমি জার্মানদের ঘুণা করতাম এবং যে তাদের উপর ভীষণ অত্যাচার করছি ও তাদের যন্ত্রণা দিচ্ছি, এই ধরণের নানারকম চিন্তা করেও আনন্দ পেতাম। আমাদের যুদ্ধে যোগ দিতে দেওয়া হয়নি বলে, উইল্সন্-এর (Wilson) উপর আমার রাগ হত এবং খুব ছোট বলে, নিজের উপরেও ঘুণা হত।"

বির্তিগুলির ভিতর থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই বিদেষ জাগিয়ে তোলার জন্মে বাবার চাইতে মায়েরাই বেশী দায়ী। "প্রথম থেকেই মা জার্মানদের ভীষণ ঘণা করতেন এবং জার্মানীর তৈরী কোন জিনিষ তিনি ঘরে রাখতেন না বা আনতেও দিতেন না। আমার মনে আছে তাঁর এই বাড়াবাড়ির জন্মে বাবা মাঝে মাঝে খুব রাগ করতেন।"

জাম্মান শিশুদের উপর ভীষণ অত্যাচার করা হত, তাদের স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হত। অনেক অভিজ্ঞ জার্মান শিক্ষক ও ধাত্রীদের কাজ থেকে পদচ্যুত করা ধ্য়েছিল। কয়েকজন ছাত্রকে এই নির্যাতিন ভোগ করতে হয়েছিল। তাদের সেই সব স্মৃতি সত্যিই খুব করণ। একজন লিখেছে: "আমাদের মত অমায়িক পরিবার আমেরিকাতে খুব কমই ছিল কিন্তু হুংখের বিষয় আমাদের ছিল জার্মান নাম। আমাকে সব সময়ই জিজ্ঞাসা করা হত তোমার পিতামহ বা প্রপিতামহ কি জার্মানদেশে জন্মেছিলেন ?' সত্য কথা স্বীকার করাতে আমাকে খুব কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। স্কুলের শিক্ষকরা পর্যান্ত আমাকে ডেকে নানারকম অপ্রীতিকর কথা বলতেন এবং আমার সহপাঠিরা দল বেঁধে আমার পিছু পিছু বিদ্রুপ করতে করতে যেত। ছ'বছর আমাকে এই রকম লাঞ্ছনা নির্বিবাদে সইতে হয়েছিল।

অনুদারতা ও গোঁড়ামির দৃষ্টাস্তও অনেকগুলি পাওয়া গেছে। একজন ছাত্র লিখেছে: "সে বছর আমরা ইউরোপের ভূগোল পড়ছিলাম স্কুলে। আমাদের পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে কাইজ্ঞারের একখানি ছবি ছিল। আমি পেন্সিল দিয়ে ছবিখানাকে নষ্ট করেছিলাম এবং যে সব পাতায় জার্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বিবরণ লিখিত ছিল, বড় বড় অক্ষরে সেগুলির উপরে 'হেট



रेकार्ष. **১७**8৫

ফুল' কথাটি লিখে রেখেছিলাম। স্কুলের গানের বই থেকে জার্মান গানের পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলেছিলাম।"

একজন ছাত্র লিখেছে: "যুদ্ধের সমারোহের দিকটাই আমার কাছে সব চেয়ে ভাল লাগত। নানা রকম রঙ বেরঙের পতাক!, সৈহাদের শোভাযাত্রা, হল্লা এবং স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে আবেগময়ী বক্তৃতা—এই সব দেখে ও শুনে আমার মনে হত যেন পৃথিবীর মধ্যে স্বচেয়ে স্থান্দর দেশে আমরা বাস করি এবং আমরাই হলাম শ্রেষ্ঠ জাত।"

বাবা ও ভাইদের যুদ্ধে যোগ দিতে হবে এ-কথা ভাবতেও তাদের ভীষণ কষ্ট হত। সকলেই চাইত যে শক্রদের বিনাশ হোক্, তারাই মক্লক, কষ্ট পাক্, কিন্তু তাদের নিজেদের দেশবাসী ভাই ও আগ্রীয় স্বজনেরা যেন আরামেই থাকে। কাইজার ও জার্মানদের বিরুদ্ধে ছড়া রচনা ক'রে মহানন্দে সকলে গাইত। চলচ্চিত্রই গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছিল শিশু মনের উপর। অনেকগুলি বিবৃতি থেকে তার স্বলস্ত উদাহরণ মেলে। আমি একটি বিবৃতি তুলে দিচ্ছি:

"যুদ্ধের অমানুষিক বর্ণরতা সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা হয় চলচ্চিত্রে Hearts of Gold' নামে একখানি ছবি দেখে। ছবিতে দেখি জার্ম্মানরা ছোট ছোট হুন্ত পুষ্ট সব শিশুদের মেরে ফেলছে, গ্রাম পুড়িয়ে দিচ্ছে, ঘরবাড়ী লুঠ করে নিচ্ছে। মাঠে মাঠে মৃতদেহের ছড়াছড়ি আর রক্তের বক্যা। এই ছবি দেখার পর ভয়ে আমার রাতে ঘুম পর্যান্ত হত না কুংসিত সব স্বপ্ন দেখে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠতাম।"

প্রবাসী জার্মান শিশুদের উপর কি রকম ব্যবহার করা হত তারও দৃষ্টান্ত অনেকগুলি পাওয়া গেছে। একজন লিখেছে: "আমরা ছোট্ট একটি জাম্মান মেয়েকে জোর করে, একজন জাম্মান কন্ম চারীর ছবির উপর থুতু ফেলতে বাধ্য করেছিলাম। আমাদের আদেশামুসারে সে দশবার আমেরিকার জাতীয় পতাকাকে নমন্ধার কবেছিল এবং শেযে আমাদের পায়ের কাছে মাটিতে তার মাথা মুইয়ে আমরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম যে আমেরিকান-রা জাম্মানিদের পূজনীয়।"

যুদ্ধের শেষে শান্তি বংসরের (armistice celebrations) যে সব বিবরণ পাওয়া গেছে তাকে এক কথায় রুগীর বিকার (delirium) বলা চলে। শিশুরা সব পাগলের মতো উচ্ছসিত হয়ে পথে পথে কাইজারের ছবি পুড়িয়ে এবং জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। \*

কোন দেশ যথন যুদ্ধে নিযুক্ত হয় তথন সে দেশের শিশুদের মনের অবস্থা কি রকম হয় তা' ওপরের লেখাগুলি থেকে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

<sup>\*</sup> বিদেশী পত্রিকা হইতে অন্দিত

# বন্দিনী চাঁদ

(রূপকথা)

## ঞীবসন্ত কুমার আঢ্য

আনেকদিন আগে আমাদের সেই বুড়ী ঠানদির আমলে বিলাতের কারল্যাণ্ড বলে জায়গাটা ছিল বড় বড় গর্বে ভর্ত্তি এক প্রকাণ্ড জলাভূমি। গর্ত্ত গুলো ভর্ত্তি ছিল কাদা গোলা কালো জলে। তার মাঝে মাঝে সবুজ খ্যাওলাভর সক্র নদী গুলো লিকলিকে গিরগিটির মত কিলবিল করতে করতে বয়ে যেতো আর যেখানে হোক পা ফেল্লেই পেঁকে। জল ছিটকে উঠতো। ওঃ-অন্ধকার ঘুট্ঘুট্ে রাতে যাবার মত জায়গাই ছিল বটে!

সানদির মুখে শুনেছি তাঁর জন্মাবার অনেকদিন আগে একবার চাঁদ ওখানে ধরা পড়েছিল। সানদির মুখে গল্পটা যেমন শুনেছি তেমনই তোমাদের বলছি।

শুক্লপক্ষে স্থানর চাঁদ যখন আকাশ আলোয় উজ্জ্বল করে দিতো, তখন তার আলোয় লোকে এই বিপদভরা জলাভূমি নিরাপদে পার হতে পারতো বলে, চাঁদকে তারা প্রাণখুলে আশীর্নাদ করতো। কিন্তু কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাতে জলাভূমি পার হওয়া মুস্কিল হয়ে উঠতো। তাছাড়া ভূত, প্রেত, সাপ গির্গিটি আর জলার অন্তসব ভীষণ জানোয়ার যারা আলোকে ভয় করতো, তারা অন্ধকার রাতে শীকারের খোঁজে জলাভূমি ছেয়ে ফেলতো। আনেক অন্ধকার রাতে কত পথিক যে এদের তাড়ায় পথ ভূলে, চোরাবালি কিন্দা জলভরা গতে ডুবে মরতো, নয়তো তাদের কামড়ে প্রাণ দিতো, তার কি আর হিসেব আছে গু আধার রাতে এরাই জলাভূমিতে একছত্র রাজত্ব করতো।

যে চাঁদ লোককে আলো দেখাবার জন্তে সারারাত জেগে আকাশে পাহারা দেয় তার মন যে ভারী নরম আর দয়ায় ভরা, এ বোধ হয় আর ভোমাদের বলে বোঝাতে হবে না। তাই লোকের বিপদের কথা শুনে তার মন কেঁদে উঠলো। সে মনে মনে বল্লে "পৃথিবীতে নেমে গিয়ে দেখে আসি ব্যাপারটা কি।" এই ঠিক করে, কৃষ্ণপক্ষের এক অন্ধকার রাতে গায়ে কালো চাদরখানা জড়িয়ে নিয়ে, সোনালী চুলগুলো ঘোমটায় ঢেকে, চাঁদ আকাশ থেকে পৃথিবীতে নেমে এলো। জলাভূমির কিনারায় দাঁড়িয়ে সে একবার এদিক ওদিক দেখে নিলে। সে দেখলে, যতদূর নজর চলে কাদা জলে ভরা গর্ত্তের পর গর্ত্ত চলে গেছে। আগাছায় ভত্তি জলাভূমির মাঝে মাঝে বটের ঝুড়ি নেমে নেমে জায়গাটা একেবারে ছেয়ে ফেলেছে। কোথাও আলোর ছিটে ফে টাঙ নেই। খালি মাঝে গর্ত্তের পেঁকো জলে ভারার



देजार्घ. २७८४

ছায়া পড়ে একটু আধটু ঝিক্ মিক্ করছে। কিন্তু যেখানে ঘাসের গুপর সে দাড়িয়ে ছিল, সেখানে কালো চাদরখানার ফাঁক দিয়ে খানিকটা আলো মাটিতে পড়েছিল। দেখেই ভাড়াভাড়ি সে চাদরখানা ভাল করে গায়ে জড়িয়ে নিলে। চারদিক থেকে ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস এসে চাঁদের শরীর পিদীমের শিখার কত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। জলাভূমিতে যে সব সাপ খোপ, ভূত প্রেত, ডাইনী, দানা দত্যি ঘুরে বেড়াতো, চাঁদ তাদের ভয় করতো। তবু পৃথিবীর লোকের উপকার করবার জন্যে চাঁদ ঠিক করলে, বাাপারটা শেষ পর্যান্ত দেখতেই হবে।

গরমের দিনে বাতাস যেমন পাতার পর পাতা তুলিয়ে দিয়ে বয়ে যায়, তেমনি নিজের পায়ের আলোয় পথ দেখে, পায়ের পর পা ফেলে ফেলে চাঁদ চললো। চলতে চলতে হঠাৎ সে একটা গর্ত্তের কিনারায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো; ভাগ্যি তারার আলো পড়েছিল গর্ত্তের কাদা গোলা জলের বুকে, তাই চাঁদ বেঁচে গেল। কিন্তু ঝোঁক সামলাবার জন্মে তাকে ঝুলে পঢ়া একটা বটের ঝুড়ি ধরে ফেলতে হোল। কিন্তু ঝুড়িটা ছিল ডাইনীর মন্তর পড়া। তাই ঝুড়ি চেপে ধরতেই, অহা ঝুড়ি গুলো হাতকডার মত তার নরম কজিতে চেপে বসে যেতে লাগলো। হাত ছাড়বার জন্মে সে যতদূর পারলে টানাটানি, ধস্তা ধস্তি করতে লাগলো। হাত তো ছাডাতে পারলেইনা, উপ্টে ফল হোল, সেগুলো ইম্পাতের পাতের মত তার কজি কেটে চেপে বসে যেতে লাগলো। কেমন করে নিজেকে মুক্ত করবে ভাবতে ভাবতে, সে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো। এমন সময় দুর থেকে কার গলার শব্দ তার কানে ভেসে এলো। কে যেন হতাশ হয়ে কাঁদছে, তারই করুণ, কীণ, শ্ব তার কানের ভেতর দিয়ে চুকে তার বুকের ভেতরটা পর্যান্ত হিম করে দিলে ∤্ আস্তে মাস্তে সে শব্দ যেন কাছে আসতে লাগলো। সে বেশ বুঝতে পারলে, কে যেন চলতে চলতে থমকে থেমে, হোঁচট থেয়ে, পিছলে পড়তে পড়তে তারই দিকে এগিয়ে আসছে। তারার মিটমিটে আলোয় তার নজরে পড়লো, হতাশায় মলিন, ভয়ে বিবর্ণ শুকনো একথানা মুখ আর বড় বড় জলজলে হুটো চোখ। সে বুঝতে পারলে, পথ হারিয়ে কোন হতভাগা পথিক মরণের মুখে এগিয়ে আসছে। আরো একটু এসে লোকটা বন্দী চাঁদের দেহের আলো খানিকটা দেখতে পেলে। সেটাকে আশার আলো ভেবে, সে থমকে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, সেই দিকেই এগোতে লাগলো। চাঁদ বুঝতে পারলে, তার দেহের আলো লোকটাকে মরণের মুখে টেনে আনছে। লোকটার ছঃথে ব্যাকুল হয়ে, নিজের ওপর রেগে, চাঁদ বাঁধন ছেঁড়বার জন্মে খুব ধস্তাধস্তি করতে লাগলো। যদিও আর কোন ফল ফললো না, ভবু টানাটানিভে



टेकार्घ. ५७८८

তার সোণালী চুলভরা মাথা থেকে ঘোমটা খদে' পড়লো, আর চোখের পলকে চুলের আলোয় চারদিক থিরখুটি হয়ে গেল; সেই আলো গিয়ে পড়লো গর্ত্তের জলে। জায়গাটা দিনের মত সুম্পন্ত হয়ে উঠলো।

তথন পথ-ভোলা পথিকের আনন্দ দেথে কে ? আলো দেখে ভয়ে ভীষণ জানোয়ারগুলো ছুটে গিয়ে সেঁধোল নিজের নিজের গর্ত্তে, এই দেখে তার যা আহলাদ হোলো, তা বলবারই নয়। তথন সে নিজের পথ দেখতে পেলে, আর এত তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পালালো য়ে, ভাবতেই পারলে না কি করে হটাং চারদিক আলো হয়ে গেল। সে জানতেও পারলে না, য়ে আলোর জন্মে সে প্রাণে বেঁচে গেল তা' চাঁদের সোণালী চুলের আলো, চাঁদ পড়েছে জলাভূমিতে বাঁধা আর তার দেহের আধখানা ভূবে গেছে জলার গর্ত্তে। লোকটাকে বেঁচে যেতে দেখে চাঁদের এত আনন্দ হোল য়ে, সে খানিকক্ষণের জন্মে নিজের বিপদের কথা ভূলে গেল। কিন্তু লোকটাকে পালাতে দেখে তারও খুব ইচ্ছে হোল, সেও ছোটে লোকটার পেছু পেছু। তার জন্মে সে এত টানাটানি স্ক্রক্ষ করে দিলে য়ে, শেষকালে ক্লান্ত হয়ে বট গাছের গোড়ায় এলিয়ে পড়লো, আর তার পা বসে গেল চোরাবালিতে। তার মাথাটা বুকে লুটিয়ে পড়তেই আবার ঘোমটায় তার মুখ ঢেকে গেল।

হঠাং যেমন আলো এসেছিল তেমনি হঠাং আলো মিলিয়ে যেতেই গর্ত্ত থেকে জানোয়ার আর গাছের কোটর থেকে ভূত প্রেত ডাইনী গুলো হিস্ হিস্ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে এলো। তারপর চাঁদকে খিরে কেউ মুখ ভেঙ্গাতে লাগলো, কেউ দিলে তাকে আঁচ্ড়ে আর কভকগুলো কিচ্মিচ্ করে তাকে খুব ঠাট্টা করতে লাগলো। চাঁদের আলো তাদের মোটেই সইতো না। চাঁদ ছিল তাদের হ্যমন; তাই তাকে হাতে পেয়ে তারা আহলাদে ধেই ধেই করে নাচতে লাগলো। উজ্জন চাঁদের হাসির ঘায়ে তাদের কত বদমতলব নষ্ট হয়ে গেছে, কঙবার তাদের গিয়ে সেঁধোতে হয়েছে গর্ত্তে, কোটরে। বুড়ী একটা ডাইনী চীৎকার করে বল্লে "মর্ পচে এইবার নরকে। তোর জত্যে কত শীকার আমাদের ফদ্কে গেছে।"

কতকগুলো ভূতপেত্নী কিচ্মিচ্ করে বলে উঠলো "পড়্ওর ওপর ঝাঁপিয়ে। ওর জান্তেই নিজেদের কোটে নিজেরা যা খুশী ভাই করতে পাইনি।" তারপর বেজায় বেতালা গোলমাল স্থক হয়ে গেল। অন্ধকারের কাল পেঁচাগুলো আকাশের আলোর রাণীকে ফাটা বাঁশের মত ক্যাড়কেঁড়ে গলায় যা খুশী তাই বলতে লাগলো। আহ্লাদে মেতে তারা চাঁদকে ঘিরে নাচতে লাগলো আর হাসতে লাগলো। তাদের 'হা হা! হো হো! হি হি'র চোটে কালো, নির্ম আকাশের বৃক যেন কাঁপতে লাগলো। বৃড়ী একটা ডাইনী হাঁকার ছেড়ে বলে উঠলো "মড়া পোড়ানো আগুনে মার বেটিকে পুড়িয়ে।"



"হা হা! হো হো! হি হি!" করে বাকীগুলো সায় দিলে।

সাপ খোপ, গিরগিটির দল বলে উঠলো "ঘাসের আটি মুখে গুঁজে দিয়ে মার ওকে দম বন্ধ করে। বুনে দে ওর চারদিকে বেড়া জালের ফাঁদ।" মাক'সা গুলো অমনি চাঁদের চারদিকে জাল বুনতে সুরু করে দিলে।

স্বাইকার গলা ছাপিয়ে কাঁাকড়া বিছের পালের গোদা বলে উঠলো "মার ছ্ষমণকে ছুবলে।"

অমনি আরগুলো সায় দিলে 'হা হা! হো হো! হি হি!' করে। এসব মতলব যার মনের মত হোলো না, সে নিজের মত জাহির করতে লাগলো। ফলে লেগে গেল কথা কাটাকাটি আর তা থেকে শেষে ঝগড়া। হতাশ হয়ে চাঁদ গাছের গোড়ায় লুটিয়ে পড়লো। ভোরের আবছা আলোয় যথন পূব আকাশের ঘোর কাটলো, তথনো তাদের ভেতর চলছিল গোলমাল। তারপর যথন সূর্য্যের আলোর প্রথম ফালি আকাশের বুকে তীর হানলে, তথন তারা ভয় পেয়ে গেল। গোটাকতক গিয়ে সেঁধিয়ে পড়লো গর্ত্তে। বাকী যারা রইলো, তারা চাঁদের আলোটা একদম নিভিয়ে দেবার জত্যে, যা হয় একটা করে ফেলতে ব্যস্ত হয়ে উঠলো। চাঁদকে তথুনি জলায় গোর দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই ছিল না। স্বাই এ মতলবে সায় দিলে।

পাঁাকাটির মত আঙ্গুল দিয়ে চাঁদকে ধরে তারা গর্তে তুবিয়ে দিতে লাগলো। তাকে একেবারে তুবিয়ে দিয়ে, গোটাকতক ছুটে গিয়ে বড় একখানা পাথর নিয়ে এলো। তারপর সেখানা তুলে চাঁদের মাথায় চাপিয়ে দিলে। তখন ডাইনীটা হুটো আলেয়াকে ডাক দিতেই দূর থেকে তারা নাচ্তে নাচ্তে ধেয়ে এলো। ডাইনী তাদের চাঁদের পাহারায় খাড়া করে বলে দিলে, তাকে মাথা চাড়া দিতে দেখলেই যেন তারা সাড়া দিয়ে ওঠে। চাঁদকে গোর দিয়ে, আহলাদে নাচ্তে নাচ্তে দলবল ছুটলো নিজের নিজের গর্তের দিকে। স্থাটোকেও যদি তারা অমনি করে গোর দিতে পারতা। কিন্তু সে তো আর হবার নয়। বিশেষ করে স্থ্যি যখন চলে আকাশ পথে, তখন তারা তো কোটরের মধ্যে অজ্ঞান।

হতভাগিনী চাঁদ কাল ঘোলা জলে ভর্তি গর্তে ভূবে গেল, আর তার মাথায় চাপানো রইলো বিশ মণী পাথরের ভার। অন্ধকারের গর্ভে যে সব বদ মতলব জন্মায়, চাঁদ আর তাদের মারতে পারবে না। যেখানে ওরা চাঁদকে গোর দিয়েছিল, সেখানে কোন চিহ্নই রইলো না। কে জানবে ওখানে আছে চাঁদ?



বন্দিনী চাঁদ শ্রীবসম্ভ কুমার আঢ্য

জলাভূমির চারধারে যে সব ভাল লোক থাকতো, শুক্লপক্ষে চাঁদের আশায়, তার। আকাশ পানে তাকাতে লাগলো। চাঁদের আলোয় তারা রাতে পথ খুঁকে পায়, চাঁদের মত বন্ধু আর তাদের কে আছে ? এই চাঁদেরই আলোর তাড়ায় বদ জানোয়ারগুলো পালায় গর্তে। কাজেই তারা ব্যাগে প্রসা ফেলে, টুপিতে খড় গুঁজে, হারানো বন্ধুর খোঁজ করতে লাগলো। কিন্তু সন্ধ্যের আকাশে চাঁদকে দেখা গেল না। যাবে কি করে ? চাঁদ যে তখন গর্কে ডোবানো। রাতগুলো অন্ধকার ঘুটু ঘুটে হয়ে রইলো। আর স্থবিধে বুঝে, যত ভীষণ জানোয়ারগুলো গর্ত্ত থেকে দলে দলে বেরিয়ে, জলা ছেয়ে ফেল্লে। তখন কোন লোকের জলা পার হওয়া ভীষণ মুস্কিল হয়ে লঠলো। বন্ধু চাঁদও তাদের ওপর বিমুখ হোল দেখে, ভয়ে তারা বোবা হয়ে গেল। জনকতক "গম পেশা কলের জ্ঞানী বৃড়ী'র কাছে জানতে গেল, ব্যাপার-খানা কি। বুড়ী অনেককণ নিজের যাত্ব-আরসীর দিকে চেয়ে থেকে, কতকগুলো শেকড় সেদ করলে। তারপর শেকড় সেদ্ধ জলের দিকে চেয়ে, নিজের মনে বিড় বিড় করে কি মন্তর আওড়াতে লাগলো। সে সব কথার মানে বোঝে কার সাধাি ? শেষে বুড়া বল্লে "ব্যাপারটা থুবই তাজ্জব বটে। কিন্তু চাঁদের যে কি হোল ডাভো বলতে পারছি নে। আচ্ছা, পরে দেখছি আবার ভাল করে। এর মধ্যে তোমরা যদি কোন খবর পাও, আমাকে জানাতে দেরী কোর না।" আগেকার চেয়ে অবাক হয়ে তারা চলে গেল। কিন্তু পরেও যথন চাঁদকে পাওয়া গেল না, তথন রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা অনেক কথা বলাবলি করতে লাগলো। চাঁদের कि ट्राल, এই ट्राल তাদের একমাত্র কথা। ঘরে, পথের ধারে বেঞে, কারখানায়, সরাই-খানায়, সব জায়গায় আর কোন কথাই রইলো না, চাঁদ হারিয়ে গেল, কি চুরি গেল, কি কেউ কি আছে গ

একদিন হোল কি, জলাভূমির ওপারে একটা সরাইখানায়, একটা লোক বসে পাইপ টান্তে টান্তে শুনছিল লোকগুলোর জটলা। হচাৎ সে খাড়া হয়ে বসে, হাঁটু চাপড়ে বলে উঠলো "এইবার বুঝেছি চাঁদ কোথায় আছে।" তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এই লোকটাকেই সে মরণের মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছিল। সে তখন সব কথা খুলে বল্লে। শুনে স্বাই ভাড়াভাড়ি জ্ঞানী বুড়ীকে গিয়ে সব কথা জানালে। বুড়ী আরসী আর জলের বাটির দিকে অনেককণ চেয়ে থেকে, আন্তে আন্তে পাকা শোণের মত চুল ভরা মাথাটি নেড়ে বল্লে "বাবা, সবই ভো দেখছি অন্ধকার। চাঁদ যখন আকাশে নেই, তখন কি করে বলি তার কি হোল? আর সে গেলই বা কোথায় ? তবে যা বলছি তা যদি শোন, তাহলে হয়তো তাকে খুঁজে



टेकार्घ, २०८६

পেলেও পেতে পারো। জানোয়ারগুলো গর্ত্ত থেকে বেরোবার আগেই, প্রত্যেকে মুখে একটা করে মুড়ী পাথর নিয়ে, আর ডাইনী তাড়ানো হেজেল ডাল হাতে নিয়ে, নির্ভয়ে চলে যাও জলায়। কিন্তু যদি জানের মায়া থাকে মুখটি খুলো না। যতক্ষণ না একটা কবর দেখতে পাও, যার ওপর একটা ক্রশ চিহ্ন আঁকা আছে আর আছে একটা জ্বলন্ত বাতি, ততক্ষণ সোজা হাঁটবে। যদি বরাত তোমাদের ভাল হয়, তা হলে মনে ভো হচ্ছে, সেখানেই পাবে তোমাদের চাঁদকে।"

প্রদিন রাতের আঁধার পৃথিবীর বুকে নামতে যেমন স্থুরু করেছে, অমনি প্রত্যেকে মুখে একটা করে পাথর পূরে, আর হাতে একটা করে হেঞ্জেল ডাল নিয়ে, সবাই দল বেঁধে জলার দিকে চল্লো। যদিও কেউ কথাটি বলছিল না, তবু সবাই ভয়ে শিউরে শিউরে উঠছিল। পেঁকো জলে ভরা গর্ত্ত, আগাছা, বটের ঝুড়ি ছাড়া কিছুই তাদের নজরে পড়লো না। কাদের ফিস্ফিস্শব্দ তাদের কান ঘেঁসে বাতাসের সঙ্গে ভেসে যেতে লাগলো। বাদের সঁগাত্ সেঁতে হাত তাদের হাতের হেজেল ডালগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে লাগলো। খুঁজতে খুঁজতে তাদের নজরে পড়লো, দেখতে ঠিক কবরের মত বড় কাল একখানা পাথর; তার ওপর খালে পড়া বটের ঝুড়িগুলো ক্রশের মত দেখাচ্ছিল আর পাথরের ওপর কিসের একটা আলো মিট্ মিটে বাতির মত জ্বলছিল। দেখেই স্বাই বুঝলে বুড়ী যা' বলেছিল তাই ঠিক। প্রিয় বন্ধু চাঁদ ভাদের থুব কাছেই কোথাও আছে। ভারা কাদায় হাঁটু গেড়ে, একবার ভূত প্রেত, ডাইনীর ভয়ে পেছুদিক হেলে, আর একবার চাঁদকে পাবার আশায় পেছুদিকে হেলে, ভগবানকে মনে মনে ডাকতে লাগলো, কারণ মুখ খুলতে বুড়ীর বারণ ছিল, আর মুখ খুল্লে কি বিপদ যে ঘটবে, তা তারা কেউ ভোলেনি। তারপর উঠে, তারা পাথরখানা ভোলবার জন্মে ছুঁতেই সেখানা আপনি ঠেলে উঠে পড়লো। ঠান্দির মুখে শুনেছি, চকিতের মৃত তাদের চোথে পড়লো, পৃথিবীর সেরা স্থন্দর একখানা মুখ আর মুক্তির আশায় ব্যাকুল ছটি উজ্জ্বল চোথ—কিসের মত ? ঠান্দি কি বলেছিল ভুলে গেছি—কৃতজ্ঞতায় ভরা জলার গর্ত্তের মত কিম্বা ভালবাসার সায়রের মত ত্ব'চামচ জলের মত ত্তি চোথ। তবে পাথরখানা উপ্টে দিতেই ঠিক এমনি একটা কিছু ঘটেছিল। চাঁদ খুব তাড়াতাড়ি বলেছিল, "ধশ্যবাদ, সাহসী ছেলের। আমার! তোমাদের উপকার আমি কোনদিন ভুলবো না!" তারপর ঘোলা জলের কবর থেকে একলাফে চাঁদ উঠে গেল আকাশের কোলে! চারিদিক আলোর হেসে উঠলো দেখে তারা থ' হয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে জলা দিনের মত আলোকিত হয়ে গেল। একবার কোটরে কোটরে সড় সড়, হিদ্ হিদ্ শব্দ উঠলো। তারপর সব চুপ হয়ে গেল। আহলাদে আটখানা হয়ে লোকগুলো আকাশ পানে তাকিয়ে দেখলে, চাঁদ আলোর সাগরে সাঁতরাতে সাঁতরাতে



বক মহাশয় শ্রীগোরগোপাল বিভাবিনোদ

१८०८ हेराक

তাদের পানে হাসি ভরা চোখে চাইছে। তাদের বাড়ী ফেরবার রাস্তা দেখাবার জ্ঞান্তে, চাঁদ আকাশে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। তারা অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখলে যে, জ্ঞলার কোথাও হ্রমনগুলোর চিহ্ন মাত্র নেই। হয়েছিল কি জ্ঞানো ? অনেকদিন গোরে থেকে যে তেজ চাঁদের ভেতর জমে উঠেছিল হঠাৎ তার তেজ সইতে না পেরে জ্ঞলার হ্রমনগুলো তথন পুড়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছিল। \*

### বক সহাশয়

### **জীগৌরগোপাল বিভাবিদোদ**

বক মহাশয় বসে আছেন চুপটি ক'রে জলের ধারে ;— যেন কারো 'ভালো-মন্দে' থাকেন নাকো এ-সংসারে! নিরীহ আর ভব্ত এমন যায়না পাওয়া কোথাও খুঁজে, ভগবানের নামটি যেন ক'রছেন জপ চক্ষু বৃজে!

কিন্তু যেমন নড়্লো জলে মৌরলা কি খল্সে, পুঁটি,
অম্নি তিনি মার্লেন 'ছোঁ' বাড়িয়ে সরু লম্বা টুঁটি !.....
লক্ষ্য কভু ব্যর্থ কি হয় ?...মাছের বাছা মোক্ষ পায়,
এক নিমিষেই বক মহাশয় পেট-স্বরগে পাঠান তায়।
তারপরেতেই আবার বসেন আগের মতন চুপটি করে,—
যেন কিছুই জানেন নাকো,...কর্ছেন জপ ভক্তিভরে!

"মানুষ-বক"ও এই জগতে খুঁজ্লে তুমি অনেক পাবে, বাইরে ভালো, মনে ভাবেন কখন কাহার মুগু খাবে! তাদের থেকে যতদ্রে থাক্তে পারো, তভই ভালো; নইলে ভীষণ ঠক্তে হবে, ঘির্বে তোমায় আঁধার কালো!

> 'বারটি' দেখে 'ভেডর' কারো যায়না চেনা,—স্মরণ রেখো ; 'বকের ধারা' তোমায় যেন পায়না কভু,—সেইটি দেখো !

<sup>\*</sup> বেতারের ছোটদের আসরে পঠিত।



## প্রতিরম্ব চক্র সৈত্রের

### শ্রীমতী ক্ষেমঙ্করী দেবী

আজ যে মহাত্মার বিষয় আলোচনা করিতে প্রয়াসী হয়েছি, তাঁর নাম সকলের পরিচিত। অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয়কে যাঁহারা সাক্ষাৎভাবে জানিতেন না তাঁহাদের অনেকেরই পিতা এমন কি পিতামহ পর্য্যস্ত তাঁহার ছাত্র। সারা বাঙ্গালা দেশে এমন শিক্ষিত পরিবার বোধ হয় নাই যেখানে তাঁহার ছাত্র বা ছাত্রস্থানীয় কেহ নাই।

অধ্যক্ষ মৈত্রেয় মহাশয় যেমন ধার্ম্মিক ও পৃতচরিত্র তেমনি সভানিষ্ঠ ও মহাপ্রাণও ছিলেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় চাঁদ মোহন মৈত্রেয় মহাশয় ও তাঁহার জননী অতি ধর্মপরায়ণ ছিলেন। হেরস্ব চন্দ্র শিশুকাল হইতেই তাঁহাদের ভালবাসিতেন ও আমরণ সর্ববদা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেন।

শিশুকালে তাঁহার গ্রামের বাড়ীতে মাতার নিকট শয়ন করিতেন; প্রত্যুষে পক্ষীগণ কলবর করিতে থাকিলে মাতা বলিতেন "শোন, পক্ষীগণ বলিতেছে—"জগদীশ্বর জগদীশ্বর!" তিনিও কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতেন এবং নিজেও জগদীশ্বরের নাম শ্বরণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিতেন। মায়ের এই কথা যথন তিনি বর্ণনা করিতেন তখন তাঁহার মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইত।

তাঁহার মাতাপিতা অত্যস্ত দয়ালু ছিলেন গরীব হুঃখীকে তাঁহারা নানা প্রকারে সর্ববদা সাহায্য করিতেন; তাঁহাদের দৃষ্টাস্ত দেখিয়া হেরম্ব চন্দ্রও দীন দরিজকে দয়া করিতে শিখিয়াছিলেন।

ছাত্রাবস্থায় পাঠে তাঁহার খুব মনোযোগ ছিল। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইংরাজিতে স্থিপিত ছিলেন। তিনিও এম্, এ পরীক্ষায় ইংরাজিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণ পদক লাভ করিয়াছিলেন; ইংরাজি সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্ম বিশ্ববিত্যালয়, তাঁহাকে ডক্টর উপাধি দিয়াছিলেন; বাঙ্গালা ভাষায়ও তাঁহার অসাধারণ অমুরাগ ছিল, তিনি এমন স্থললিত



ভাষায় উপাসনা ও বক্তাদি করিতেন যে তাঁহার কথা শ্রোতার প্রাণ স্পর্শ করিত। তিনি এক অন্বিভীয় ব্রহ্মের উপাসক ছিলেন; নিজের ধর্মে তাঁহার নিষ্ঠা অত্যস্ত দৃঢ় ছিল সেইজফুই অপরের ধর্মকে ও তিনি উপযুক্ত মর্য্যাদা দিতেন।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনস্ত আকাশ, সুশীতল জল, নিম্মল বায়ু ও মুগন্ধি পুষ্প-সকল বস্তুতেই তিনি উপাস্থ দেবতার প্রকাশ স্বস্পষ্ট রূপে অমুভব করিতেন।

শিশুদিগের প্রতি তাঁহার অপূর্বব ভালবাস। ছিল। অতবড় পদস্থ ব্যক্তি হইয়াও কিরূপ সহজ ও সরলভাবে তাহাদের সহিত তিনি মিলিত হইতে পারিতেন তাহা সতাই বিস্ময়কর छिल ।

তিনি সিটি কলেজের অধাক্ষ ছিলেন ও বিশ্ববিচ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ক্রাসে যথন পড়াইতেন তখন ছাত্রদিগের কোনওরূপ অমনোযোগ ও অশিষ্টতা দেখিলে বিরক্ত হইতেন: কিন্তু ক্লাসের বাহিরে আসিয়া তাহাদের অভাব অস্ত্রস্তা ও দৈন্য এই সকল লক্ষ্য করিতেন এবং তাহাদের ত্বঃখ যথা সম্ভব দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

পরশ্রীকাতরতা হইতে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। অনেক সময় বলিতেন "রাজপথ দিয়া যাইবার সময় হুই পার্শ্বে বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলে ও বন্ধু বান্ধবের পদ বৃদ্ধির সংবাদ শুনিলে বড়ুই আনন্দ হয়; কেবলি প্রার্থনা করি, সকলের স্থুখ সমৃদ্ধি উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলক।"

তাঁহার অমুখের মধ্যে কেহ দেখিতে গেলে অথবা সামান্য সেবা করিলে তিনি এমন ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন যে সে ব্যক্তি লজ্জিত না হইয়া পারিত না। বন্ধু বান্ধবের প্রীতি ভালবাসা ও কনিষ্ঠ দিগের শ্রদ্ধা ভক্তির মধ্যে প্রেমের আভাষ দেখিয়া তিনি ভক্তিতে আপ্লুত হইতেন।

মিথা তিনি বলিতে জানিতেন না। সভ্যে তিনি হিমালয়ের স্থায় অটল ছিলেন। প্রার্থনায় তিনি দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন; অন্ত উপায় না থাকিলে শুধু প্রার্থনা দারাই অপরের উপকার করা যায় একথা তিনি সর্ববদাই বলিতেন। দেশ ও বিদেশের পরিচিত ও অপরিচিত অসংখ্য নরনারীর জন্ম তিনি প্রতাহ নিয়মিতভাবে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনার ফলেই বর্ত্তমান লেখিকা তুইবার মৃত্যুমুখ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

আছ ভিনি ইহলোকে নাই; কিন্তু তাঁহার পবিত্র জীবনের আদর্শ তোমাদের নিকট मर्त्तमा উष्क्रम इहेग्रा थाकूक এই প্রার্থনা করি।



# কয়েকতি দিন

নেথক ও আলোকচিত্ৰ শিল্পী—শ্ৰীকামাক্ষীপ্ৰসাদ চট্টোপাশ্ৰ্যায়

সকালে একটুখানি যে ঘুমুবো তা'র কি জো আছে ? পাশের বাড়ীর ছেলেটা প্রাণপণে চীংকার করে চলেছে, "অস্তি নর্মদা তীরে বিশাল শলালী ……এঁয়া এঁয়া ……মাগো, বড্ড খিদে পেয়েছে ……এঁয়া এঁয়া … অস্তি অস্তি শলালী ……"

আরে, বন্ধু এই সকালেই এখানে এসে হাজির !

ঈষ্টারের কয়েকদিন ছুটী পাওয়া গেছে। এই কটা দিন, বন্ধু বল্লেন, শাস্থিনিকেতনে যাওয়াই ঠিক করা হয়েছে; আমাকেও যেতে হবে।

একসঙ্গে বসে চা থেতে খেতে সব ঠিক হয়ে গেলো, আমরা কে-কে যাচ্ছি, কোন্ ট্রেণে যা'বো, কি-কি নেওয়া যায়, ইত্যাদি ইত্যাদি : পাশের জান্লা দিয়ে, হৈ হৈ করে হাওয়া ছুটে আসছে, ইটের পাঁজা-বারকরা বাড়ীর ভেতর খেকে ঘাড়-ছাঁটা নারকেল গাছটা খুশীতে বেজায় ত্লছে। সমুজের আহ্বানে সেও বৃঝি আজ মর্শ্মরে আর গানে মুখর হয়ে উঠেছে!

দেশ-বিদেশে থ্ব কম ঘুরিনি। তবু আজও ছুটীর দিনে কোথাও যা'বার কথা ভাবলে সন্তিটি রোমাঞ্চ হয়; অন্ত ! সমস্ত মনে যেন ছারা নামে প্রথম আবাঢ়ের আকাশের আর ঝিলমিল্ করে ওঠে নতুন আলোর, প্রাস্তরের আর বনানীর আহ্বান।

সন্ধ্যের দিকে ষ্টেশনে এলুম সেই, ব্যস্ত মামুষের ভীড় : কুলিগুলো ছুটোছুটি করছে, এক বাঙালী ভজলোক ছেলেপিলে স্ত্রী ও মোটমাট নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন—কা'কে ছেড়ে কাকে





তিনি সামলাবেন। ষ্টেশানে এলেই কি রকম যেন অদ্ভুত লাগে, অদুভ একটা ব্যস্তভায় সমস্ত মন ছেয়ে যায়, আমরা যেন অন্তমত মানুষ হয়ে উঠি!

দ্রেণে উঠে দেখি বৃদ্ধদেব বাবু আদেন নি। খবর পাঠিয়েছেন দিন ছই পরে তিনি আসবেন। আমরা ক'জনে কিছু ক্ষুণ্ণ হলুম। ট্রেণ ছেড়ে দিল সেই পরিচিত ছন্দ, সেই পরিচিত ছন্দ, সেই পরিচিত দোলা। আজ পূর্ণিমা, জ্যোৎস্নায় সমস্ত মাঠ আর আকাশ আর গাছের চুড়োগুলো ছেয়ে গেছে; তারাদের জ্যোংতি আজ নিপ্পত। মাঝে মাঝে চকিত অল্প জলা জায়গাগুলো হীরে ছড়ানো দেহ নিয়ে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। অল্প অল্প জল টুকরো টুকরো আকাশকে যেন পৃথিবীর ওপর ছড়িয়ে দিয়েছে, টুকরো টুকরো আকাশকে তারা বন্দী করেছে। গ্রীম্মের রাত্রি, পাশের জানলা দিয়ে ছ-ছ হাওয়া ছুটে আসছে, আর ট্রেণটা জ্যোৎসায় চিকচিক লাইনের ওপর দিয়ে চলেছে ছুটে।

রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় বোলপুর ষ্টেশানে আমরা নামলুম। আমাদের অভ্যর্থনা কর্বার জন্মে ষ্টেশনে সন্ত্রীক এক ভদ্রলোক এসেছেন। শান্তিনিকেতনেরই বাস্ আমাদের জন্মে করছে অপেকা। তাঁদের সঙ্গে পরিচয় হল, ভারি অমায়িক স্থন্দর লোক তাঁরা। প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় গেষ্ট হাউসে পৌছুলুম। ইলেক ট্রিক আলো এখুনি নিভে যাবে। এখানকার এই নিয়ম। ভদ্রলোকরা বিদায় নিলেন রাত্রির জন্মে; দোতলার ছাতে আর বারান্দায় হোল্ড্ অল্ খুলে, বিছানা বিছিয়ে আমরা শুয়ে পড়লুম। কাল এখানে নববর্ষের উৎসব, সকালে উঠতে হবে। এখনও এ জায়গাটাকে আমরা দেখিনি, অন্ধকারে আর জ্যোৎস্বায় মাখামাখি, কোনও স্পষ্ট ধারণা হয় না।

খুব সকালে ঘুম ভাঙ্গলো। এখনও অন্ধকার আশ্রমের ছেলেমেয়েরা বৈতালিক গান গেয়ে চলে গেল। ক্রমশঃ আলো ফুটে উঠতে লাগল। এখানকার লাল পথ আর গাছপালা আর কুটারগুলি হয়ে উঠল স্পষ্ট। এখুনি আমাদের উপাসনা মন্দিরে যেতে হবে; কবি আজ নববর্ধকে কথায় আর ছন্দে আর গানে কর্বেন অভিনন্দন। বাসন্তী রঙের উড়ুনি আর শাড়ি আর জামা জড়িয়ে এখানকার ছেলেমেয়েরা একে একে উপাসনা মন্দিরে চলেছে: বাসন্তী রঙ উৎসবের চিহ্ন। ছোট্ট একট্খানি মাঠ পেরিয়ে পরিছার একবারে উপাসনা মন্দিরের মেঝেয় আমরা বসে পড়লুম। খানিক বাদেই কবি মোটর থেকে নামলেন শরতের হালকা মেঘের মন্ত ভাঁর হালকা চুল ধবধবে দাড়ি, টকটকে রঙ গরদের ধৃতি আর চাদরে অপূর্বব স্থানর দেখাছে স্বাই আমরা দাড়িয়েয় উঠলুম।



কতকগুলি গান হল, মেয়েরা গাইলে এগ্রাজের সঙ্গে; কবি বেদ আর উপনিষদের মন্ত্র আর্ত্তি করলেন। পরে তিনি বললেন, মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ কোথায়। পশুকে শিখতে হয় না কিছুই; তারা জন্মায়, তারা বড় হয় শুধু দেহে। যে হল উই সে চিরকাল উই হয়েই রইল, মাটির দানা জড় করে তৈরা করল তাদের ঘর বাড়ী। উই হয়েই তা'রা জন্মায়, উই হয়েই তারা মরে—এর বেশী নয়। কিন্তু মানুষ জন্মায়, ছোট খেকে হয় বড়, কত কিছু তা'রা শেখে, তারা বদলায়, তারা আশ্চর্যা। মরে ও তারা মরে না; মানুষের মৃত্যু নেই! তিনি বললেন এই জীবনের পরের জীবনের সব কথা, যার শেষ নেই, যা চির নবীন যা উজ্জেল। মানুষ দেই অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছে। তাঁর অপূর্বন কণ্ঠে তিনি আর্ত্তি করলেন, অন্ধকার থেকে আনায় আলোয় নিয়ে যাও, তমসো মা জ্যোতির্গমিঃ।

পঁচিশে বৈশাথ কবির জন্মদিন। কিন্তু জন্মদিনের উৎসব এবার থেকে পয়লা বৈশাথে হবে বলেই তিনি স্থির করছেন। পয়লা বৈশাথ কবির জন্মদিন না হলেও শুভ দিন বলে, এবার থেকে ঐ দিনেই কবির জন্মোৎসব হবে।

খানিক বাদেই আমর। কাছের আম কুঞ্জে জড় হলুম। মাঝখানে মাটির বেদী, আসন পাতা তার ওপর। পরিষ্কার তক্তকে মাটির ওপর স্থলর আল্পনা দেওয়া হয়েছে। কবি এসে বেদীতে বসলেন; বাসন্তী রঙের উড়ুনি আর শাড়ী আর জামা জড়িয়ে আশ্রমের ছেলেরা আর মেয়েরা আম কুঞ্জে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। এক একটি বেদ মন্ত্র প'ড়ে কবিকে অভিনন্দন করা হল, করা হল তাঁর দীর্ঘ জীবনের কামনা। আনেকে আনেক জিনিষ তাঁকে উপহার দিলেন। তিনি প্রাচীন যুগের ঋষির মত সৌম্য স্মিত মুখে হাত তুলে স্বাইকে আশীর্বাদ করলেন। তারপর ছেলেরা আর মেয়েয়া একসঙ্গে গান গাইল; তা'দের সহজ সুস্থ গলায় স্কালের প্রকৃতি উঠল ভরে; আমগাছগুলোও মুখর হয়ে উঠল।

গেষ্ট হাউসে চা থেয়ে ক্ষিতীশবাবুর সঙ্গে আমরা বেরুলুম। কবি তাঁর ওপরেই আমাদের সামাজিকতার ভার দিয়েছেন। আজ বছরের প্রথম দিনে এখানকার সবাই একটি আমগাছের তলায় জড় হয়ে ফলাহার করে। আমরাও বাদ গেলুম না।

সেখান থেকে চারদিকে ঘুরে বেড়িয়ে সব কিছু দেখতে লাগলুম। ছেলেদের আজ ছুটি; গাছের তলায় বসে তা'দের ক্লাস করতে হয়। পাকা বাড়ী থাকলেও খড়ের আর মাটির বাড়ীর অভাব নেই। পথ-ঘাট বাঁধানো, মাঝে মাঝে বাড়ী, মাঝে মাঝে মাঠ, মাঝে মাঝে গাছের জটলা।



শান্তিনিকেতন ঠিক গ্রাম নয়, ঠিক সহরও নয়। এই ত্রের অপূর্বব মিশ্রাণ এখানে দেখতে পাই। কাঁচা পথ নয়, বেঁষাবেঁষি বাড়ী নয়। দিগন্তে বিস্তীর্ণ খোলা উচু নীচু মাঠ। মাটির বাড়ীগুলি ভারি স্থলর; অথচ তা'দের ভেতর দৈল নেই। এখানে গাছের তলায় ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে বসে লেখাপড়া করে। ছেলেরা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করে, মেয়েরা আল্পনা দেয়। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য এখানে সবাই চায়; কাজ করার ভেতর যে গৌরব আছে সে শিক্ষাই দেওয়া হয় এখানে। আমরা যে জগতের কারুর চেয়ে ছোট নই, আমাদের বৈশিষ্ট্য নিয়েও যে আমরা স্থলর, আমাদের স্বাতস্ত্রা নিয়েও যে আমরা অল্থ সকলের সঙ্গে পা মিশিয়ে ইটিতে পারি, সে শিক্ষাই দেওয়া হয় এখানে, যা প্রাচীন তাই যে অবহেলার জিনিষ নয়, আর য়া নতুন তাই যে ভালো নয়, সে শিক্ষাই এখানে সবাই পায়।

এখানকার কলা-ভবন বেশ স্থলর। বাইরে জুতো খুলে চুকতে হয়। সামনেই প্রকাণ্ড একটা কালো ঘণ্টা। অনেক স্থলর ছবি আমরা দেখলুম, অজন্তার প্রাচীর চিত্র থেকে আধুনিক ছবি পর্যান্ত। দেখলুম বড় বড় কাঁচের আলমারিতে নানা দেশ থেকে পাওয়া কবির বিচিত্র উপহারগুলি। বিখ্যাত শিল্পী নন্দলাল বস্থ ছাত্রদের এখানে শিক্ষা দেন; খোলা জানলার পাশে মাছরে বসে, কাঠের উচু ডেক্সের ওপর ছেলেরা আর মেয়েরা আঁকে, পাশেই থাকে মাটির জল-পাত্র। আঁকতে আঁকতে আন্ত হয়ে চকিতে একবার বাইরে চাইলেই দিগন্ত প্রমারিত মাটির তরঙ্গকে আকাশের মধ্যে অদৃষ্য হতে দেখা যায়।

নতুন একটি বিরাট বাড়ী এখানে সবে হয়েছে, সেটি চীনা ভবন। চীন-দেশের অনেক প্রাচীন ও ছম্প্রাপ্য পুঁথি এখানে সয়ত্ত্ব রাখা হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে প্রতীচ্য দেশ চীন যে সভ্যতায় আর জ্ঞানে অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশের চেয়ে বড়, সে সম্মান তাদের দেখানো হয়েছে এখানে। এখানকার লাইব্রেরিটিও নাকি দেখার মত। কিন্তু নববর্ষের জ্ঞান্ত বন্ধ।

রোদের তেজ তীব্র হয়ে উঠছে। গেষ্ট হাউসে ফিরে স্নান সেরে নিয়ে আমর। স্থুকলে যাবার জ্বন্যে প্রস্তুত হলুম।

লাল ধূলোর মেঘ উড়িয়ে বাসটা আমাদের নিয়ে যাত্রা করল। শাস্তিনিকেতনের ছড়ানো স্থল্পর বাড়ীগুলি ছবির মত দেখাছে। মাঝে মাঝে সবৃদ্ধ গাছের জটলা। পথে কিন্তীশবাব্ দেখালেন কবির সেই গাছের ওপর বিখ্যাত বাড়ী, যেখানে বসে তিনি অনেক স্থল্পর কবিতা রচনা করেছেন। সেটি কিন্তু গাছের ওপর নয়, দোতলা ছোট একটি বাড়ী, গাছেঁষে তা'র বড় একটা গাছ। প্রথমে নাকি এ বাড়ীর একতলাটা ছিল না; খুঁটির ওপর ছিল শুধু দোতলার অংশ। তাই গাছের ওপরের বাড়ী বলেইএটা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।



देखाई, ३७८६

স্থকলে আমরা পৌছুলুম। ভয়ানক রোদ; ঘুরে দেখা সম্ভব নয়। আমরা এখানকার কারখানায় গেলুম শুধু। অনেক রকমের স্থলর জিনিয় এখানে পাওয়া যায়; বেড্-কাভার, শাড়ী, টেবিল ক্লথ থেকে চামড়ার জুতো আর ব্যাগ প্র্যান্ত। জিনিয়গুলো সত্যিই ভারি স্থলর। দেখলে কেনবার লোভ সামলানো যায় না



উত্তরায়ণ, শান্তিনিকেতন

সেদিন বিকেলেই কবির সঙ্গে দেখা করতে আমরা ক'জনে গেলুম। রাজপ্রাসাদের মত বিরাট তাঁ'র বাড়ী—'উত্তরায়ণ'। গেট থেকে কাঁকর ছড়ানো অনেকথানি পথ। আমরা কিন্তু বড় বাড়ীটায় গেলুম না; কবি বেশীর ভাগ সময় তাঁ'র ছোট মাটির বাড়ী 'শ্যামলীতেই' কাটান, এখন তিনি সেখানেই।—ছোট্ট একটুখানি একতলা বাড়ী এই শ্যামলী, বাড়ীর ঈষৎ উচু তক্তকে পরিষ্কার মাটীর প্রাঙ্গণের বাঁ দিকে টগরের একটা গাছ, অজস্র হল্দে ফুল ঝরে পড়েছে একধারে। অক্য দিকে আমাদের জন্যে ছোট ছোট মোড়া পাতা।

সে সময়টা সভ্যিই অন্তুত এক চাপ। উত্তেজনায় কি রকম লাগছিল! যেন কোনও রূপকথার রাজার সঙ্গে এসেছি দেখা করতে, বিচিত্র যাহতে ভরা যা'র বুলি, যার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনে অন্তুত স্থূন্দর সব ছবি ফুটে ওঠে আকাশে: সেই কথার জাত্কর, সেই রূপকথার রাজার প্রাঙ্গনে আমরা জড় হয়েছি—আর আকাশে নম হয়ে সন্ধ্যা নামছে, টগরের স্থূগন্ধে বাতাস বুঝি মন্থ্র, আর শুকনো পৃথিবী থেকে একটা মৃহ গরম বাষ্পা উঠছে আকাশে।

কয়েকটি দিন শ্রীকামাকীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

टेकार्घ, ५०८४

পাশের দরজা দিয়ে ধীরে ধীরে কবি প্রাক্তনে এসে বৈতের চেয়ারে বসলেন। তাঁর কাশকুলের মত শাদা হাল্কা দাড়ি আর চুল মৃত্ব স্থুরভিত বাতাসে তুলছে। আমরা সঞ্জ্র ভাবে উঠে দাঁড়ালুম, হেসে তিনি বললেন, "আরে বোস বোস তোমরা। তোমাদের কোনও অসুবিধে হয় নি তো ? আমি নিজে তোমাদের দেখাশুনো করতে পারছি না।"

একে একে আমাদের স্বাইকার সঙ্গে ক্ষিতীশবাবু পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমরা প্রণাম কর্লুম। স্মিত হেসে কবি বল্লেন, "দেখো ক্ষিতীশ, এঁরা সব সাহিত্যিক—ভারি সেন্টিমেন্ট্যাল লোক; আদর-যত্নের যেন না ক্রটি হয়।" তারপর আমাদের দিকে চেয়ে বল্লেন, "ঘুম হয়েছিল তো তোমাদের ?...তোমরা এসেছো এক খারাপ সময়ে। গরমে হয়তে। কষ্ট হবে কিন্তু সে দোষ আমার নয়, আকাশের।"

সমরবাবু বল্লেন, "আমাদের কোনও অস্থবিধে হয়নি, তবে রাত্রে কোকিলের ডাকে 
মুম হওয়া মুশকিল।"

উত্তরে তিনি বল্লেন, "কোকিলের ডাকে কি আর কবিদের ঘুম হয় বাপু ? আমাদের এখন মাঝে মাঝে ঘুম হয় না বটে, তা' কোকিলের ডাকে নয়, মশার কামড়ে।"

আমরা সবাই প্রচুর হাস্লুম। প্রতি কথাতেই আমাদের তিনি হাসিয়েছিলেন; এই খেত তেউএর ফেনার মত হাল্কা চুল আর দাড়ির নীচে যে চির নবীন মানুষটি লুকিয়ে আছে প্রতি কথাতেই পেয়েছিলুম তা'র পরিচয়।

আরও খানিক তাঁর সঙ্গে নানা কথা বলার পর বিদায় নিলুম। সেই দীর্ঘ লাল কাঁকর-ছড়ানো পথ দিয়ে ফিরে' চল্লুম আমরা; বাঁ-দিকের পাঁশুটে আকাশে সবে মন্তর হয়ে চাঁদ উঠেছে, কয়েকটি পত্রহীন গাছের ডাল ও শুক্নো দীর্ঘ ঘাসের ভেতর দিয়ে ঠিক যেন ছবির মত লাগছে দেখুতে।

সেদিন সন্ধ্যাতেই এখানকার নববর্ষের উৎসব হ'ল। খোলা মাঠের মধ্যে, স্বচ্ছ আকাশের তলায় এ' উৎসব। একেবারে নতুন ধরণের। সবাই জড় হয়েছেন, কবি বসেছেন মাঝখানে। আকাশ দিয়ে আলোর বক্তা ছড়িয়ে পড়েছে। সেই খোলা আকাশের তলায় হ'ল এখানকার ছাত্র-ছাত্রীদের নাচ ও গান। কবি নিজে আবৃত্তি করলেন ভাঁর সুন্দর গলায়।

পরের দিন ভোরের গাড়ীতে দলের অল সবাই কোল্কাতায় ফিরে গেলেন। আমি আর সমরবাব ঠিক করেছিলুম বিকেলের গাড়ীতে কোল্কাতায় ফির্ব, কিন্তু সকালেই বৃদ্ধদেববাবুর চিঠি পাওয়া গেল। তিনি লিখ্ছেন আমরা যেন থাকি, তিনি নিশ্চয়ই সেসদ্ধায় আস্বেন।





देखार्थ, २७८४

কবিকে এ' খবর জানাতে আবার আমরা গেলুম। সঙ্গে ক্যামেরাটা নিতে ভুল্লুম না, আমার ভ্রমণের অকৃত্রিম বন্ধু ৷ দেশ-বিদেশের অনেক অন্তত স্থুন্দর স্মৃতিতে-ভরা ছবি আমাকে তা' প্রতিবারেই উপহার দিয়েছে। কবির যদি কয়েকটা ছবি তুলতে পারি!

'শ্রামলী'র পেছনে ছোট একটি আমগাছের তলায় বসে' কবি লিখছিলেন : কাঠের সাধারণ একটা বুক-কেস্ ও পাশের মোড়ার ওপরে অনেক বই ছড়ানো রয়েছে। মাটিতে অনেক খোলা খাম রয়েছে পড়ে'। ভয়ে ভয়ে আমি জানালুম আমার ইচ্ছে। তিনি বল্লেন, "বেশ বেশ ; আমার এখান থেকেই ছবি নিতে পার্বে তো, না সরে আস্ব ?"

তাঁকে না সরিয়েই কয়েকটা ছবি নিলুম। আমাকে তিনি জিগ্গেদ করলেন উৎসবের, ছবি নিয়েছি কিনা। বললুম, "হা।"



'ভামলী'র পেছনে আমগাছের তলায় ব'দে কবি লিখ্ছেন

সন্ধ্যের মুখে কিতীশবাবুর সঙ্গে এখানকার মেঠো পথ ধরে অনেক দুর পর্য্যন্ত বেড়াতে গেলুম। লাল গরুর গাড়ী যাবার পথটা উচু-নীচু হয়ে এঁকে-বেঁকে এগিয়ে গিয়েছে। বিকেলের রক্তিম ছায়ায় তা'র ওপর দিয়ে হাঁট্তে হাঁট্তে কেমন যেন অন্তত লাগৃছিল। কে জানে কবি এই পথকে নিয়েই লিখেছিলেন কিনা, "গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির

পথ, আমার মন ভোলায় রে!" সূর্য্য অস্ত গেল, পশ্চিম আকাশে নিষ্প্রভ কয়েকখানা মন্থর মেঘ। সন্ধ্যার ধুসরতায় তাদের রঙ্ যেন গড়িয়ে পড়ে' নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। অন্ধকার আকাশে তারাগুলো এ'বারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে; একটা গরুর গাড়ী দূর দিয়ে গ্রামে ফিরে চলেছে, প্রাস্ত গরুর খুরে ঝুরে রাঙা ধুলো উড়্ছে—গোধূলি! সাঁওতাল মেয়ে একটি মাথায় ছোট একটা পুঁট্লি নিয়ে বৃঝি ফিরে' চলেছে ঘরে, পেছনে তার আঁচল ধরে ছোট্ট এক্টি ছেলে কখনও ছুট্ছে কখনও বা কিছু আন্তে হাঁট্চে!

বৃদ্ধদেববাবু সে রাত্রেই এলেন। তাঁর থাকার আলাদা বন্দোবস্ত, কারণ তিনি এসেছেন সম্ভ্রীক ও সক্ষা : সে রাডটা গেষ্ট-ছাউসে কাটিয়ে পরের দিন সকালেই চলে গেলেন তাঁরা কবির শ্রামলীর পাশের ছোট একতলা বাড়ী পুণশ্চতে।



কয়েকটি দিন জ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যাস

टेकार्ड, ३७६९

আরও দিন কয়েক আমরা ছিলুম। কবির সঙ্গে অনেক গল্প, অনেক আলোচনা, অনেক কথা হ'ল। বেশীর ভাগ সময়ই আমরা ভোতা হয়ে কাটাতুম। তিনি কথা বলে যেতেন। আধুনিক কবিদের ঠাটা করে একদিন তিনি বলেছিলেন, "আমিও একদিন আধুনিক হ'ব—ভোমাদেরও লক্ষা দিয়ে যাবো।"

প্রতি সন্ধ্যায় বেড়ানোর পর 'পুনশ্চর' প্রাঙ্গনে অনেকক্ষণ বসে থাকতুম আমরা। উন্মুক্ত আকাশ, হিরে ছিটোনো, সামনের সিরিষ গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে মন্থর গতিতে চাঁদটা মাঝ আকাশের দিকে এগিয়ে আস্তে আস্তে জ্বলন্ত বরফের মত শাদ। হয়ে উঠত। হাওয়া বইত শুকনো ঝারাপাতাগুলোকে কাঁপিয়ে। কিছু দ্রেই প্রাসাদের মত উত্তরায়ণ, রূপকথার রাজার বাড়ী যেন। অন্ধকারে আবছায়া এক সান্ত্রী বন্দুক কাঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভারি আনন্দে কাটল ঐ কটি দিন। ফেরার দিন গেলুম আমরা কবির কাছে বিদায় নিতে। হেসে তিনি বললেন, "হে ক্ষণিকের অতিথি, আবার এসো।"

রাত্রি হয়ে গিয়েছে। ট্রেণে করে' উর্দ্ধ্যাসে আমরা ছুটে চলেছি: এরপর কোলকাতা। ছেলেটা হয়তো কাল সকালেও আবার পড়বে, "অস্তি নম্মনাতীরে স্পত্না, মাগোস্পাস্থ





## আলোছারা

### ঐঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমাদের কোন জিনিষ হারিয়ে গেলে আমরা থোঁজাথুঁজি আরম্ভ করে দি'। রাত্রে বাতি, লঠন আর টর্চ্চ এই সব নিয়ে হারাণ জিনিষ্টিকে খুঁজি কারণ রাত্রে বাতি বা টর্চ্চ না থাকলে সেটি দেখতে পাই না। দিন ও রাত এই নিয়ে আমাদের ২৪টা ঘন্টা কেটে যায়। সুর্যোর তেজে জগত আলোকিত হয় আর যতকণ সূর্য্য আকাশে থাকে ততকণ আমরা দিন বলি। সূর্য্য অস্ত গেলে পৃথিবীতে আমাদের রাত হয়। এই সূর্য্য থেকে আমরা পাই আলো। কোন জিনিষ থুব গ্রম হলে তার তেজ আমরা অনুভব করি। জিনিষ্টা যদি থুব বেশী গ্রম হয়ে পড়ে, যেমন কয়লা কিন্তা লোহার ছড় তখন আমরা চোখেও এ তেজ অনুভব করি। এই অনুভূতি আমাদের ব'লে দেয় যে এ গরম জিনিষটা থেকে আলো আসছে। ইলেক-ট্রিক বালবে যখন বিচ্যুৎ চলাচল হয় তখন ঐ বাল্বের ভেতরকার তার এতো গরম হয়ে যায় যে আমরা ঐ বাল্ব থেকে আলো পাই। তোমরা সময় সময় দেখতে পাবে যে টর্চের ব্যাটারী থারাপ হয়ে যাবার সময় টর্চের বাতি তত গ্রম হয় না তথন বাতির ভেতরকার বাল্বের তার আলো দিতে পারে ন। শুধু একটু লাল্চে আভা দেয়, তারপরই ব্যাটারীর শক্তি এত ক্ষীণ হয়ে পড়ে যে সে শক্তি বাল্বের তারটিকে তাতাতে অর্থাৎ গরম করতে পারেনা—ফলে বাল্বটিও আর আলো দিতে পারে না। কামারের কারখানায় দেখতে পাবে যে, কামার যথন লোহার ছড় আগুনে গ্রম করে তথন ছড়টি প্রথমে লাল্চে হয় পরে যথন খুব গ্রম হয়ে পড়ে তথন সাদাটে হয়ে যায়। ঐ ছডটিকে কামার যথন পিটুতে আরম্ভ করে, তথন দেখেচ বোধ হয় যে, আগুণের ফুলকি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ ফুলকিগুলো গরম লোহার টুক্রো ছাড়া আর কিছুই নয়। ফুলকিগুলো যভকণ গরম থাকে ততক্ষণই অলতে থাকে; ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আর তার আলো থাকেনা। তাহ'লে আলোর কারণ হচ্ছে তাপ, কেমন ত ? তোমরা বল্বে তবে জোনাকি যখন অন্ধকার রাতে ছলে তখন কি জোনাকিগুলো পুড়তে থাকে



নাকি ? না, জোনাকির আলো তাপ থেকে নয়। জোনাকির আলোর কারণ অন্তর্মণ। ইউরিনিয়াম ব'লে এক রকম ধাড়ু আছে। এই ইউরেনিয়াম থেকেও আমরা আলো পাই। কোন কোন ঘড়িতে এই ধাড়ু থাকে আর এ ঘড়িতে আমরা অন্ধকারেও ক'টা বেজেছে বেশ দেখতে পাই। আর একটা ধাড়ুবিশিষ্ট জিনিব আছে এর নাম বেরিয়াম সাল্কাইড। এই বেরিয়াম সাল্কাইড একটি কাচের নলে রৌজে রেখে অন্ধকার ঘরে আন্লে নলটি থেকে আলো দেখতে পাবে। কুইনিন সালফেটও এইরূপ ব্যবহারে বেগুনে আলো দেয়। এই প্রকার বিনা ভাপে যে আলো পাই তার নাম দেওয়া হয়েচে প্রক্রুরণ বা Phosphoresence. মনে রাখ্বে যে তাপই হচ্ছে আলোর কারণ, অবশ্য সকল ক্ষেত্রে নয়; এই যেমন জোনাকির আলো, বেরিয়ামের আলো, গন্ধকঘটিত ইুন্সিয়াম ধাতুর আলো, রঞ্জন রশ্মি প্রভৃতি। রেডিও জ্যাকৃটিউ বস্তু থেকেও আলো পাওয়া যায় এই জন্ম সব ক্ষেত্রে তাপই আলোর কারণ, নয়।

কিন্তু আলো কী ? তোমরা পুকুরে ঢিল্ ফেলে তার ফল পরীক্ষা করেছ কী ?
পুকুরে ঢিল্ ফেল্লে দেখতে পাবে কেমন সুন্দর ঢেউ সৃষ্টি হয়। এই ঢেউগুলি
ছোট থেকে বড় হয় আর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বড় বড় ঢেউ ঘাটের কিনারায়
থাকা খেয়ে আবার ফিরে যায়। আলোও একরকম ঢেউ। কোন জিনিব
পুর গরম হয়ে পড়লে যেমন লোহার ছড় কিন্তা ইলেক্টি ক্ বাতি ঐ গরম জিনিবটির
থেকে একরকম ঢেউ-এর সৃষ্টি হয়। এই ঢেউগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আলোর
ঢেউ যথন কোন জিনিবের ওপর পড়ে তখন তা'র খানিক্টা ঐ জিনিবের মধ্যে চলে
যায় আর বাকিটা থাকা। খেয়ে ফিরে আসে। যে ঢেউগুলি থাকা। খেয়ে ফিরে আসে বা
প্রেতিফলিত ঢেউগুলি আমাদের চোখের অক্লিপটে যথন আঘাত করে তখন আমাদের একরকম
অক্স্তৃতি হয় যার ফলে আমরা যে জিনিব থেকে ঢেউগুলি প্রতিফলিত হচ্ছে সেটি দেখ্তে
পাই। ভোমরা বোধ হয় বৃঝতে পারলেনা, বল্বে অক্লিপট আবার কোন জন্তর নাম ?
ক্ষিপট জন্তর নাম নয় ওটা একরকম সায়ুর পর্কার নাম। আমাদের চোথের ঠিক্ পেছনক্ষিকে, অনেকগুলি সায়ুর একরকম পর্দা আছে, এই পর্দার নাম হচ্ছে অক্লিপট
বা Betina:

ভাহ'লে তাপ বেকে আমনা পাই আলো। আর আলো একরকম ঢেউ আর এই ঢেউ বানন কোন জিনিবে, ধানা থেয়ে ফিরে আসে তখন এ জিনিবটিকে যায়। ঢেউ-এর এই কিরে আলাকে আমরা বলি প্রতিফলন।



পরীকা করে জানা খিয়েছে যে, সূর্যোর তাপ পায় ৬০০০ সেন্টিগ্রেড্। স্থাস বাতি যখন বলে তখন তার তাপ প্রায় ১৫০০ সেন্টিগ্রেড্ ইলেকটি ক বাতির তাপত ঐ প্রকার। যদি ১০০ ডিপ্রি সেন্টিগ্রেডে জল ফুট্তে আরম্ভ করে তাহ'লে ভাব সূর্যোর তাপ কত বেনী।

ছধ থেকে আমরা যেমন ছানা, ননী, মাখন, দ্বি প্রভৃতি ভৈয়ারী করি ভেমনি ভাশ, আলো, শব্দ, বিছাৎ, ও শক্তির (Energy) রূপান্তর মাত্র। আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহায়ের ঐসকল শক্তি আমরা অনুভব করি।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে সূর্য্যের কিবণ কিভাবে আদে তা দেখেচ কি ? দেখে থাক্বে নিশ্চয়ই যে রৌজের আলো সোজা পথে ঘরের মধ্যে চুকে মেজেতে পড়ে। এ আলোর পথে যদি ধূলোর গুঁড়ো কিন্তা থড়ির গুঁড়ো ছড়িয়ে দেওয়া যায় তা হ'লে আলোর রাস্তাটি কেমন স্পষ্ট হয়। এ'র থেকে প্রমাণ হয় যে আলোর রিশ্মি বা আলোর টেউ সোজা পথেই চলে। একটা মোমবাতি, একট্ করো কার্ডবোর্ড, একটা চহুক্ষোণ কাঠের ফ্রেম ও এ ফ্রেম উপযোগী পাতলা কাগজ নিয়ে তোমরা পরীক্ষায় লাগ না কেন ? কাঠের ফ্রেমে পাতলা কাগজটি থুব ভাল করে আটা দিয়ে লাগাতে হবে। এ'টা তোমার পর্দ্ধা বা screen. এখন একটা সরু পিন্ দিয়ে কার্ড বোর্ডের ঠিক মাঝখানে একটা ছিন্ত করো। এ'রপর কার্ডবোর্ড বান্তি ও



পর্দা এগুলিকে ১নং ছবি অমুযায়ী একটা টেবলের ওপর সাজাবে। বাতি জেলে ঘরের অস্থান্ত দরজা জানালা বন্ধ করে দিও যেন বাইরের আলো ধরের মধ্যে না আসে। আমার ছবি অমুযায়ী ভোমার এ তিনটি জিনিষ পরপর সাজালে দেখবে যে ভোমার

পর্দার ওপর তোমার বাতির একটা স্থন্দর ছবি পড়েছে। তোমার কার্ডবার্ডের ছিল ও মোমবাতির শিখা সমান এক সোজাপথে না হলে পর্দার গায়ে শিখার ছবি (ক'খ') পা'বে না। শিখার ক বিন্দু থেকে আলোর ঢেউ কার্ড বার্ডের ছিলের মধ্যে দিয়ে পর্দার ক' বিন্দুতে পড়ে আবার শিখার খ বিন্দুথেকে আলোর ঢেউ ঐ ছিল্ল দিয়ে পর্দার খ' বিন্দুতে পড়ে আর সঙ্গে ক'খ' ছবি আমরা পাই। এরই থেকে প্রমাণ হয় না কি যে আলোর ঢেউ সোজা পথে চলে ? এই নিয়মের ওপর ফটো ক্যামেরা তৈরী। তোমার ছিল্রযুক্ত কার্ড বোর্ডটি লেন্সের কাজ করচে আর ফ্রেমে আঁটা কাগজটি পর্দার ক্রক্ত করছে নাকি ? এই প্রথায় পিন্হোল ক্যামেরা (Pinhole Camera)

সন্ধানী শ্রীঅবনীকুমার চট্টোপাধ্যায়



देकार्ष, ३७८१

আলোর পথে যদি কোন বই কিন্তা ছড়ি কিন্তা নিজের হাত কিন্তা পেন্সিল প্রভৃতি ধরা হয় তাহ'লে ঐ জিনিষটির পিছনে তার কালো ছবি পড়ে এ'কে আমরা বলি 'ছায়া'। আলোর পথে সব জিনিষেরই ছায়া পড়ে না। কাচের মধ্যে দিয়ে আলো বেশ যাওয়া আসা কর্তে পারে। কিন্তু ঐ কাচে একদিকে পারা ব্যবহার করলে কিন্তু আলোর পথ বন্ধ হয়ে যায়। আবার ঐ কাচ যদি বালি দিয়ে ঘবে নেওয়া হয় তাহ'লে আলোর পথ একেবারে বন্ধ হয় না—খানিকটা আলো যাওয়া আসা করতে পারে। মোটা কাগজ চোখের সাম্নে ধরো, দেখ্বে আলোর পথ বন্ধ কিন্তু ঐ মোটা কাগজে এক ফোঁটা তেল ফেললেই দেখবে যে, ঐ তেলমাধান কাগজের মধ্যে অল্প অল্প আলো যাওয়া আসা করতে পারে।

অব্দেছ বা অনচ্ছ (opaque) বস্তু মাত্রেই আলোর পথে বাধা দিয়ে আলোর ঠিক বিপরীত দিকে মানে বস্তুটির পিছনে বা পাশে ছায়ার সৃষ্টি করে। ২নং ছবি দেখ। দেখবে একটি ছোট্ট ছেলে দাঁড়িয়ে আছে আর তার বাঁ পা থেকে আরম্ভ করে দেওয়াল পর্যন্ত একটা কালো ছায়া পড়েছে। তোমরা যদি রৌজে এইভাবে দাঁড়াও, তাহ'লে ভোমরাও ছায়া সৃষ্টি করতে পারবে। এই ছবিটি পিন হোল ক্যামেরায় ঠিক বেলা বারোটায় নেওয়া হয়েছে। সকালেও বিকালে আমাদের যে ছায়া পড়ে অস্থান্ত সময়ের চেয়ে তারা ঢের বড় তার কারণ হচ্ছে এ ছই সময় সূর্য্যের কিরণ তির্যাকভাবে



পৃথিবীর ওপর পড়ে আর ছপুর বেলা সূর্য্য ঠিক মাথার ওপর আসে, তখন যে ছায়া সৃষ্টি 
ছয় সেগুলি সকাল বৈকালের ছায়ার তুলনায় ছোট। এই ছবিতে ছেলেটির ডানদিকে
সূর্য্য ছিল কাজেই বাঁ দিকে ছায়া পড়েছে। ছায়ার বিষয় পরে আমরা আরো
মালোচনা করবো!

# ভারতীয় যাদুবিদ্য

'ম্যাজিক' বা 'যাত্বিন্তা' দেখে নাই এমন লোক বোধহয় খুব কমই আছে। ভোমা-দের মধ্যে অনেকেই হয়ত জীবনে একবার না একবার যাত্করের অত্যাশ্চর্য্য খেলা দেখিয়া



যাত্মমা 🤅 মিঃ সরকারের ম্যাজিকে তুণগুদ্ধ পেলাস শৃষ্টে উঠ্ছে

মুগ্ধ হইয়াছ। যাতুকরগণ তাঁহাদের অন্তত ক্ষমতাবলে এমন সব কাজ করিয়া থাকেন—ভাহা দেখিয়া বৃদ্ধ বিশেষজ্ঞ-গণও অবাক হইয়া যান। আর আমা-দের এই ভারতবর্ষ 'যাতৃকরের দেশ' বলিয়াই খ্যাত। বহু সহস্র বংসর হইল আমাদের দেশে যাত্ববিভা প্রচলিত হইয়াছে। আজকালকার দিনেও 'ভার-তীয় যাতৃবিভা'র স্থনাম পৃথিবীর সর্ববত্র। পৃথিবীর অপর কোন দেশের কোন জাতিই ভারতীয় যাত্বকরদের খেলা নকল করিতে পারিল না। আর ইউরোপের বড় বড় যাত্তকরের খেলা-গুলি ভারতবর্ষের সাধারণ যাতুকরেরাও নকল করিয়া ফেলিতেছেন। এই জন্মই ভারতীয় যাত্বিদ্যার এত স্থনাম। তথু

তাহাই নহে আমেরিকা ও ইউরোপের যাত্ত্বরগণ হস্তকৌশল, ঔষধ পত্রাদি ও যান্ত্রিক কৌশল প্রভৃতির চালাকীদ্বারা নিজেদের খেলা দেখিয়ে থাকেন, আর ভারতীয় যাত্ত্করগণ তাঁহাদের দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, বিশ্বাস, সন্মোহন প্রভৃতি বিছা ও গুণের সাহায্যে নিজেদের খেলা স্মম্পন্ন করিয়া থাকেন। ভারতের পথের বেদিয়ারা কোনরূপ সাজসরঞ্জাম না লইয়া খোলা রাস্তায় বিসিয়া যেরূপ অন্তৃত খেলা দেখাইতে সক্ষম হয় পৃথিবীতে অপর কোনদেশের যাত্ত্করই সেরূপ করিতে সক্ষম হইবে না। ঐগুলিই ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যাত্ত্বিছা বা "প্রকৃত ভারতীয় যাত্বিছা" এবং সাধারণের নিকট ভারতবর্ষের খেলা' নামে পরিচিত।



3084

পূর্ববিকালে আমাদের দেশ যাত্ত্বিভায় অনেক উন্নত হইয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের রাজ-সভায় ইহা প্রদর্শিত হইত বলিয়া এই বিভাবে নাম 'ইন্দ্রজাল বিভা'। তারপর ভোজরাজা নামক একজন রাজাও এই খেলা আয়ত্ত্ব করিয়াছিলেন—সেইজত্ত ইহার অপর নাম ভোজ-বিভা, ভোজবাজী বা 'ভোজ রাজাকা খেল'। পূর্ববিকালে ভান্নুমতী নামে একজন মহিলা এক্সজালিক এই যাত্ত্বিভায় অপূর্বব দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইতেই ইহা

'ভামুমতীর খেলা' নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন ইহা দেবসেনানী কার্ত্তিকের আবিষ্কৃত চৌর্য্যবিভার অন্তর্গত কিন্তু বিভাটী চুরিবিভা ই লেও ভন্তশান্ত্রের অপরাপর বিভাগের ন্যায় কঠোর সাধনা সাপেক্ষ।

আমেরিকার একজন যাত্বকর এই প্রকৃত ভারতীয় যাত্বিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেন। তিনিই পৃথিবীর মধ্যে সর্বন্দ্রেষ্ঠ যাত্বকর —তাহার নাম "হাারী হুডিনি"। হুডিনির নাম হয়ত তোমরা শুনিয়াছ। তিনি ছিলেন "হাতকড়ির রাজা" পৃথিবীর যে কোনদেশের হাতকড়ি দিয়া বন্ধ করিয়া দিলেও তিনি তাহা খুলিয়া কেলিতে সমর্থ হুইতেন। তাহাকে বাজে তালা বন্ধ করিয়া ছয়ফুট মাটীর নীচে



হারী হডিনি

কবর দিয়া রাখিলেও সেখান হইতে বাহির হইতেন। রঙ্গমঞ্চে একটা প্রকাণ্ড হাতীকে অদৃশ্য করিতেন ও দেওয়ালের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিতেন। হুডিনি আজ ৭৮ বংসর হ'ল মারা থিয়াছেন।

শুষ্বের বিষয় এই যে আমরা বাঙ্গালীদের মধ্যেও কয়েকজন অস্তুত যাত্বকর পাইয়াছি। প্রাফেসার বিমল গুপুকে অনেকে হয়ত শুধু হাস্থরসিক বলিয়াই জানিতেন কিন্তু তিনি একজন ওস্তাদ যাত্বকর ছিলেন। তাঁহার 'থট্ রিডিং' বা চিন্তা পাঠ' খেলাটী খুবই বিশ্বয়কর ছিল। বংসর ছই হয় তিনি নীলগিরি রাজবাটীতে খেলা দেখাইতে যাইয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। অপর একজন বাঙ্গালী যাত্বকর প্রকেসার গণপতি চক্রবর্তী। ভূতুড়ে গণপতিকে কে না চেনে। হাত-পা দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া একটা সিলমোহর করা খলেতে বন্ধ করিয়া সকলের





रेजार्छ. ३७८९

পরীক্ষিত একটী বাক্সে আবদ্ধ করিয়া দিলেও গণপতি তাহা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। গণপতির রঙ্গমঞ্চে বহু নরকন্ধাল নৃত্য করিতে করিতে আসিত ও যাইত। নৃত্যপরায়ণ নরকন্ধাল গণপতি বাবুর মুখ হইতে জ্বলস্ত সিগারেট কাড়িয়া লইয়া ধুমপান করিত। ইহা কিরূপ বিস্ময়কর বুঝিতেই পার। সর্বশেষে বর্ত্তমান ভারতীয় যাত্ত্বিদ্যার সর্বব্রেষ্ঠ যাত্ত্-



করের বিবরণ দিয়াই প্রবন্ধের শেষ করিব। ইনি 'যাত্সমাট' নামে খ্যাত এবং ইহার অন্তুত যাত্তবিদ্যার কথা প্রায়ই সমস্ত সংবাদপত্রে দেখা যায়। যাত্তসমাট পি, সি, সরকারকে কে না চেনে ? অল্প কয়েক বংসরের মধ্যে তাঁহার নাম বাংলার ঘরে ঘরে স্থপরিচিত হইয়াছে।

গণপতি

এবার জাপানে তাঁহার বিদ্যা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছিল এবং ফলে জাপান গভর্ণমেণ্ট তাঁহার যাত্বিদ্যাভিনয় বন্ধ করিয়া দেন—"পাছে সে দেশের বহু টাকা বিদেশে চলিয়া যায়—এই ভয়ে।" জাপানের যাত্তকর সন্মিলনী শ্রীযুত সরকারকে প্রাচ্যের স্ববশ্রেষ্ঠ যাত্তকর স্বীকার করিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের 'সম্মানিত সদস্য' নির্ববাচিত করিয়াছেন। পি. সি, সরকারের খেলার বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি প্রাচীন ভারতের লুপ্তখেলাগুলি



বাছসমাট পি, সি, সরকার

উদ্ধার করিয়া বিলাতী প্রণালীতে প্রদর্শন করেন। সমগ্র পৃথিবীব্যাপী তিনি এক্স'রে চক্ষ্কু লোক (The man with X' Ray Eyes) নামে পরিচিত। চক্ষুর উপর হাঁসপাতাল হইতে পুরু ব্যাণ্ডেন্স বাঁধিয়া তিনি গাড়ী ঘোড়া পূর্ণ রাজপথে বহুমাইল সাইকেলে যাতায়াত করিয়াছেন।



रेकार्घ, ३७६०

তাঁহার হাতকড়ির একটা খেলায় লগুনের যাতৃকর সন্মিলনী মুগ্ধ হইয়াছে। চীন দেশে অবস্থানকালে গন্ধনিকের তুইজোড়া কঠিন হাতকড়িছারা চীনের একটা বিশেষ ক্রুতগামী রেল-লাইনের সহিত গাড়ী অতিক্রম করার মাত্র ৩৮ সেকেগু আগে তাঁহাকে আবদ্ধকরা হয়। শোঁ।—শোঁ।—শালে রেলগাড়ী আসিয়া অতিক্রম করিয়া গেল—এই অল্প সময়ের মধ্যে দর্শকরা লাইন হইতে বহু কষ্টে একটু দূরে মাত্র দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্যা! যাহসম্রাট সরকার এই চক্ষুর পলক কেলিবার সময়টুকুর মধ্যে হাতকড়িসমূহ খুলিয়া রেল-লাইনের ওপারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার এই জাতীয় খেলা আরও বহু আছে। মিঃ সরকারের খেলার বৈশিষ্টা এই যে উহা প্রকৃষ্ট ভারতীয় খেলা এবং আধুনিক (ইউরোপীয়) প্রণালীতে প্রদর্শিত।

মনেকর, রেলগাড়ী শোঁ—শোঁ শব্দে আসিতেছে এবং চক্ষুর পলকে অতিক্রম করিয়া যাইবে, তখন হাতকড়ি খুলিবার উপায়টী যদি যাত্সমাট' ভূলিয়া যাইতেন তবে তাঁহার কি অবস্থা হইত ? কিন্তু ঐরপ তুর্ঘটনা তাঁহার হইবার নহে—নিজের উপর এত দৃঢ় বিশ্বাস ও তাঁহার ইচ্ছাশক্তি এতই প্রথব !

ভারতীয় যাত্বিদ্যার এইগুলিই প্রকৃত বিস্ময়।

বিশ্ববিখ্যাত বাঙ্গালী যাত্ত্বর

শ্রীযুক্ত পি, সি, সরকার

এবার থেকে রংমশালে তোমাদের জন্য মজার মজার ম্যাজিক সম্বন্ধে নিয়মিত লিখবেন। তাঁর লেখা থেকে তোমরা নিজেরা ম্যাজিক শিখতে পারবে।



উপস্থাদ
শ্রীসতীকায়ে গুহ
লিখিড
শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
চিত্রিত

'তোমার এই আষাঢ়ে গল্পও এক্ষণি শেষ হওয়া দরকার', চড়াগলায় স্থলন্দ ব'লে উঠল। বৈঠকি ঘরে বোম্বেটেরা চঞ্চল হয়ে পড়ল। সত্যিই কি এই মেয়েটি মন গড়া এক আজ্ব ইতিহাস ব'লে তাদের চোথে ধূলো দিতে চাইছে ? শুধু কিতিভূষণের শরীরে কোনো সাড়া নেই। রঙ্গিলার কাহিনী তাকে থেন ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে।'

কালীভূষণ ঠোঁট কাম্ড়ে এক মুহূর্ত্ত কী ভাবলে। একখানা হাত তুলে সে গম্ভীর সরে বললে, 'চুপ করো, ভোমরা।' রঙ্গিলার দিকে ফিরে তাকিয়ে সে বললে, 'বলো। তোমার কাহিনী এখনও শেষ হয় নি।'

রঙ্গিলা মাথাটি মুইয়ে ডান হাতে শক্ত করে কপাল চেপে ধরলে। সে যেন হঠাৎ তার কাহিনী ভূলে গেছে। হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে গেছে।

ক্ষিতিভূষণ বলে উঠল, 'মেঘবর্ণের বাসায় কুগুল এসে পৌছেচে। তার হাতে অমরলতার লাল ফুল। তারপর কী হল, বলো।'

রঙ্গিলা মাথ। তুলে বললে, 'তারপর আমার চোখের সামনের দৃষ্টাটা বদলে গিয়ে সেখানে আর একটা দৃষ্ট ভেসে উঠল। দেখলাম, সবৃদ্ধ রেশমে মোড়া বৈঠকঘর মেঘবর্ণের। মেঘের নরম পুরু সবৃদ্ধ গালচে আর দেয়াল আগা গোড়া চেকে দেওয়া মিহি রেশম চাদরে। উনপঞ্চাশ বাতির একটা বেলোয়ারী ঝাড়ে সাত রঙের সাতটি করে আলো। অমর্গতা শ্রীসতী কান্ত গুহ

रेकार्छ ५७८६

শক্ষার সভাকবি মেঘবর্ণ। বিহাতের মত উজ্জ্বল তাঁর বর্ণ বিহাতের ঝিলিক তাঁর চোখে। মধমলে সাচ্চা জরির কাজ করা কামিজ তাঁর গায়ে। বাঁহাতে ধরা একটি লাল গোলাপ, ডান হাতে হাতির দাঁতের নক্সাকাটা কলম। গন্ধকাগজে এক এক ছত্র কী লিখ্চেন আর হুটি চোখ তাঁর অসীম আকাশের হুটি তারার মত ঝিক্ মিক্ করছে।

কিন্ধর এসে বললে, 'প্রভূ! যাত্কর কুণ্ডল এসেছেন। ছকুম করুন।' মেঘবর্ণ গম্ভীরু স্বরে বললেন, 'যাত্করকে আসতে দাও এখানে।'

যাত্কর কুগুল ঘরে ঢুকে মাথ। মুইয়ে বললে, 'সভাকবি মেঘবর্ণ, নমস্কার। আপনার সঙ্গে জরুরী প্রয়োজন আমার!'

যাত্বকর কুগুল ঘরে ঢোকার আগেই কী একটা কথা ভেবে মেঘবর্ণের মুখ কখনো গম্ভীর হচ্ছিল, কখনো কঠিন একটা হাসিতে ছেয়ে গিয়ে ঝড়ের রাতের আকাশের মত দেখাচ্ছিল। কিন্তু যাত্বকর কুগুলের কথা ফুরোতেই মেঘবর্ণ হাঃ হাঃ করে অট্ট হাসি করে উঠলেন।

মনের রাগ মনে চেপে কুগুল বললে, 'সভাকবির এই বিকট হাসিটার অর্থ কী ? সভাকবি কি আমাকে ভয় পাইয়ে বিদেয় করে দিতে চান !'

মেঘবর্ণ প্রায় আসন ছেড়ে উঠে বললেন, 'আঃ যাত্কর! সে কী কথা ? হাসিটা মুদ্রাদোষ আমার। বোসো বোসো। স্বস্থ হয়ে কাজের কথা পাড়ো।'

কুণ্ডল বললে, 'সভাকবি! মস্কারা করে আমায় চটাবেন না। আজ আমি আপনার এখান থেকে চটে মটে বিদেয় হলে, আপনার ক্ষতি হতে পারে।'

সভাকবি মেঘবর্ণ বিশ্বয়ের ভাগ করে বললেন, 'হেঁয়ালি ছাড়ো কুগুল। মান অপমানের কথা ভূলে, কাজের কথা বলো।'

'সভাকবি। তাহলে কথাটা বলি। একদিন আপনার একখানা কাব্য নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। দেখলাম একজায়গায় আপনি বলেছেন, 'হায়, আমি যদি বছরের পর বছর এই স্থানর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারতাম, জরা যদি আমায় স্পার্শ না করত; অনস্ত যৌবন যদি হত আমার!'

'বটে! যাত্তকর কুগুলের কারবার দেখচি শুধু ভূতদানো নিয়ে নয়। কাব্যও চলে ভার!'

'সে যাহোক। সভাকবি এখন জেনে নিশ্চিম্ন হতে পারেন যে বছরের পর বছর অট্ট যৌবন নিয়ে বেঁচে থাকা আর মিছে কবির কল্পনা নয়।'

'বলো কি!'



'সভাকবি। কুণ্ডল বাজে কথা কয়না।'

'তবে দাও আমাকে এক হাজার বছর পরমায়। কিন্তু দেখো। বুড়িয়ে যেন না যাই। জিলিপির মত বাঁকা শরীর নিয়ে এক মূহুর্ত্ত বেঁচে থাকতে চাই না।'

সভাকবি মেঘবর্ণের কথায় ঠাটা যেন লেগেই আছে। যাত্কর কুগুল একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'সভাকবি। ঠাটা রাখুন। এক হাজার বছর পরমায়ুনা হোক, পাঁচশো বছর পরমায়ু তো দিতে পারি আপনাকে।'

'পারো ? পারো তুমি আমাকে পাঁচশো বছর পরমায়ু দিতে!'

'নিশ্চয়ই। শুধু যে পারি তা নয়। এখনই পারি, এক মুহূর্ত্তে পারি। কিন্তু তার জন্ম সভাকবি আমাকে নিশ্চয়ই মোটা রকমের একটা পুরস্কার দিতে রাজী। এক কোটি মোহর পেলে আমি খুসি হব।'

'পাগল! লক্ষেশ্বরের কোষাখানায় এক কোটা মোহর হবে কিনা সন্দেহ। অভ ক্ষেপো না যাত্বকর। একলাখে রাজী হয়ে পড়ো।'

যাত্ত্বর কুণ্ডল মাথা নেড়ে বললে, 'উছঁ। এক কোটি মোহরের কমে রাজী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মেঘবর্ণ। ভেবে দেখুন। টাকা বাঁচাতে গিয়ে পাঁচশো বছর প্রমায়ুনা হারান।'

মেঘবর্ণ গভীর ভাবনায় ত**লি**য়ে গেলেন। গন্ধ কাগব্দের উপর হাতির দাঁতের কলমটি স্থির হয়ে থাকল আর তাঁর বিরাট স্থন্দর শরীর আকাশে থমকে যাওয়া সোনালী রোদ ঢালা একখানা সাদা মেঘের মত শোভা পেতে থাকল।

যাহকর কুণ্ডলের মন আমি স্পষ্ট দেখতে পাচছি। বুঝতে পারছি তার কৃটিল চোধ কেন চক্চক্ করছে! সে ভাবচে, পৃথিবীর সেরা ধনী কবি মেঘবর্ণ। পুরুষানুক্রমে যে টাকা তার হাতে এসেচে, তার আর লেখা জোখা নেই। মেঘবর্ণর গুপুকোঠার নাম শুনলে রাজা বাদসাদের জিভে জল আসে। মেঘবর্ণ কি এক কোটি মোহরের মায়ায় পাঁচশো বছর পরমায়ু ছেড়ে দেবে ?

হঠাৎ মেঘবর্ণ মুখ তুলে বললেন, 'কুণ্ডল, তুমি বলছিলে, এখনই এই মৃহুর্ত্তে তুমি আমাকে পাঁচশো বছর আয়ু দিতে পারো ?

কুওল হেসে বললে, 'হঁটা। হঁটা।' 🍜

'ওকি ! ওখানে দাঁড়িয়ে কে ?' কবাটের দিকে ভাকিয়ে হঠাৎ মেঘবর্ণ চেঁচিয়ে উঠলেন।



কুণ্ডল পিছনে ফিরে করাটের দিকে তাকিয়ে দেখতে গেল। করাটে কেউ নেই। কিন্তু মেঘর্বণ ততক্ষণে পিছন থেকে কুণ্ডলের গলা ছহাতে টিপে ধরেছেন।

ভয়ে বিশ্বয়ে একখানা হয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জ্বস্ত ছট্ফট্ করতে করতে কুগুল বললে, 'সভাকবি! তামাসা রাখুন! আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো।'

মেঘবর্ণের কথায় তখন আর ঠাট্টার লেশ নেই। গস্তীরস্বরে তিনি বললেন, 'কুণ্ডল, তোমার কাছে আছে অমরলতার লালফুল। সেটি পেলেই তোমায় ছেড়ে দিতে পারি।'

কুণ্ডল হাঁফাতে হাঁফাতে বল্লে, 'কী অসম্ভব কথা! অমরলতার লালফুল কি সতি।-কারের জিনিব ! অমরলতার লালফুল আমি পাবে। কোখেকে !'

মেঘবর্ণ গন্তীর পলায় বললেন, 'এক নিমেষে পাঁচশো বছর আয়ু দেয় যে, অমরলতার লালফুল থাকে তার কোর্ত্তার ভাঁজে। কুগুল, তুমি যদি হাত পা একটু কম ছোঁড়ো, আমি ধীরে সুস্থে ভোমার কোর্ত্তার লুকনো ভাঁজ থেকে লালফুল বার ক'রে আনতে পারি।'

একহাতে কুগুলের গলাটা ধ'রে রেখে মেঘবর্ণ আর একটা হাত কুগুলের কোর্ত্তার ভিতর চালিয়ে দিতে গেলেন! মরিয়া হয়ে কুগুল মেঘবর্ণের হাতটা ছহাতে শক্ত করে ধ'রে তাতে ছপাটি দাঁত বসিয়ে দিলে। মেঘবর্ণ আঃ ব'লে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গেলের গল্যা থেকে তাঁর আর একটা হাত আল্গা হয়ে গেল। কুগুল ঝট্ করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে মেঘবর্ণের দিকে ফিরে 'রুখে' দাঁড়ালো। খাপ থেকে ছোরাটা খসাতে গিয়ে সে খেমে গেল।

মেঘবর্ণ ততক্ষণে তাঁর ছড়ি-তলোয়ারটা খাপ থেকে টেনে এনে কুগুলের বুকে ঠেকিয়ে-ছেন। নিঃশাসে তার বুক যে একটু ফুলে উঠছিল মনে হচ্ছিল তাতেই তলোয়ারটা বুঝি তার বুকে বিঁধে যাবে।

মেঘবর্ণ বললেন, 'কুগুল। অমরলতার লালফুল আছে তোমার কাছে। বলো, হঁয় কি না।' কুগুল কাষ্ঠহাসি হেসে বললে, 'মেঘবর্ণ শিশু নন, গাঁজাধুরী গল্পে বিশাস রাখা তাঁর উচিত হয় না।'

'भिषय क्रिएम क्षाय कान ना मिरस यमामन, 'मामक म पांच, क्षम।'

কুগুলের ছটি চোখে যেন অন্ধকার নেমে এলো। একটা কুটিল হাসি একখণু উড়স্ত কালো মেঘের মত ওঠে ফুটে' উঠে কোথায় স্পিলিয়ে গেল। তবু একটু হাসতে চেষ্টা করে সে থললে, 'সভাকবির সন্দেহ সভ্য হলে দাঁড়াছে এই যে লালফুল আছে আমার কাছে। কিন্তু তবু সেটা তো আমার জিনিব।



मछाकवि माम ना मिरा प्रति। निर्ण हान, এ युक्ति छात्मा नय।

মেঘবর্ণ এবার হেদে উঠে বললেন, 'রোসে। কুগুল, যে দামে এই লালফুল কিনেছ তুমি, সেই দাম দিয়ে তুমি আমায় লাল ফুল কিনতে বলো !'

মেঘবর্ণের কথায় কুগুল শিউরে উঠল। জিভ দিয়ে ঠোঁঠটা ভিজিয়ে নিয়ে সে বললে, 'অর্থাৎ'—

'অর্থাৎ, তুমি কি চাও আমি তোমাকে খুন করি ?'

কুগুলের সার। শরীর দিয়ে কালো ঘাম ছুটল। বুকে ঠেকানো মেঘবর্ণের ছড়ি-ভলোয়ারটা একবার ভাল ক'রে দেখে নিয়ে সে বললে, 'মেঘবর্ণ, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝ্ চিনা।'

'কুণ্ডল, তোমার যেমন আছে মায়ামুকুর, আমার তেমনি আছে আরশী-আঙটি।'

মেঘবর্ণ বাঁ হাতের অনামিকার আঙ্টিটা তুলে ধরলেন। কুগুলের মুখ শুকিয়ে গেল। কুগুল ছ-এক পা পিছন হঠতে গেল। মেঘবর্ণ কঠোরকঠে বলে উঠলেন, 'উছঁ, কুগুল। অত অস্থির ভালো নয়। আমার স্বটা কথা না শুনে তোমার ছুটি নেই।

'এই আঙটির নীল পাথরে পৃথিবীর সব ঘটনার ছায়া এসে পড়ে। এই নীল পাথরের পানে তাকিয়ে দেখচি, তোমার কোর্ত্তার ভাঁজে অমরলতার লাল ফুল।'

কুণ্ডল অধীর হয়ে চোথ ফিরিয়ে নিয়ে গেল। মেঘবর্গ ছড়ি-তলোয়ার দিয়ে কুণ্ডলের জামাটা বিঁধে দিয়ে বললেন, 'যাত্তকর এদিকে তাকাও। নীলপাথরের আর একটা ব্যাপার দেখচি। এই লাল ফুল তুমি এক ঋষির কাছ থেকে কিনেছ। সে ভিন সপ্তাহ আগের কথা। ঋষি লালফুল হাতে নিয়ে মাঠ পেরিয়ে আসছিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা।'

কুণ্ডল ঢোঁক গিল্লে।

'ঋষি ফুলটি তোমাকে বেচতে চাননি। কিন্তু তুমি এমন দাম দিলে যে ঋষি ফুলটা তোমায় না দিয়ে পারলেন না।'

যাত্তকরের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। শিকারী কুকুরের মত আস্তে আস্তে হাঁ। মেলে গিয়ে তুপাটি দাঁত বার হয়ে পড়ল।

'ভোমার ডানহাতথানা আমার চোথে ধ্লো দিয়ে থাপ থেকে যে ভোঁতা ছোরাখান। থ্লে আনতে চাইছে, যে ভোঁতা ছোরাখানা হঠাৎ ছুঁড়ে আমার কপাল বিঁথে দিয়ে তুমি পালাবে ভাবচো, সেই ছোরাখানা তুমি অসহায় ঋষির বুকে বিঁথে দিলে। তুমি বড় নিষ্ঠুর,



কৃত্তল। একটা ধারালো ছোরা দিয়ে ঋষিকে হত্যা করলে তিনি কম কট পেতেন। দামা দিতে হলেই কি আর মেজাজ খারাপ করা উচিত ? আমি কিন্তু তোমাকে চমৎকার দাম দেবো। একটু কট পাবেনা তুমি। আমার এই ছড়ি-তলোয়ারটা তোমার ফুস্ফুস্ ফুটো করে দেবে, তুমি টেরও পাবেনা। হঠাৎ কখন যে তুমি মরে যাবে, তাও বুঝবেনা। আর তখন, আন্তে আন্তে তোমার কোর্ত্তার ভাঁজ থেকে লালফুলটা বার ক'রে আমি চন্দনকাঠের কোটোয় পুরে মহারাজকে উপহার দেবো। কিন্তু, তোমাকে খালি হাতে মরতে দেব, ভেবোনা। এই যে আমার হাতে লাল গোলাপটা দেখছিলে, সিরাজ থেকে তা এই মাত্র আমার হাতে এসেছে। তিনমাস হয়ে গেছে, অথচ জাখো ফুলটা এখনো দিব্যি টাট্কা আছে। তুমি মরার পর সেই ফুলটা তোমার হাতে গুঁজে দেব। লোকে তারিফ ক'রে বলবে, বা:। যাত্তকর কুগুল লোক বটে! মরার সময় গোলাপ ফুলটি নিতে ভোলেনি। রাজা বাদ্সারাও কি আর গোলাপ ফুল হাতে মরতে পান! ত্যুধের গোলাস থাকে তাঁদের হাতে। কি বলো কৃগুল!'

খু: করে ফেণার মত খানিকটা থুতু গালচের উপর ফেলে কুণ্ডল বললে, 'ছোঃ, ফুল হাতে মরে কোন্ কাপুরুষ। মেঘবর্ণ, আমায় ইঁছুরের মত মেরোনা।

" আমার ছোরা তোমার ললাটে বিঁধবার আগে তোমার ছড়ি-তলোয়ার আমার বুক বিঁধে দেবে, জানি। কিন্তু তবু ছোরা হাতে আমায় মরতে দাও।' এই বলে চক্ষের পলকে কুণ্ডল খাপ থেকে ছোরা খসিয়ে নিয়ে ডানহাতে মুঠ করে ধরলে।

মেঘবর্ণ বললেন, 'রোষো কুণ্ডল, এখনই মরা নয়। আমার ছড়ি-তলোয়ার ঠিক এমনি ভোমার বুকে ছুঁরে থাকবে, দেখ ব কভক্ষণ তুমি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।।

এমনি আর কতক্ষণ কুণ্ডল! শেষে দেখবে লজ্জায়, রোষে, ছংখে তুমি চারিদিক অন্ধকার দেখবে, মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়বে। তখন ধীরে স্থান্থে তোমার কোর্তার ভাঁজ থেকে লাল ফুলটা আনা যাবে।

কুণ্ডল ক্ষেপে গেল। থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে সে বললে, 'মেঘবর্ণ, তুমি কম সর্তান নও। ভোমার আরশী-আঙটির নীলপাথরে সবই দেখো তুমি। অথচ আমাকে কাঁদে কেলতে তুমি কস্থর করোনি। গোড়া থেকে শেষ তুমি চমংকার অভিনয় করেছ। তুমি কবি নও, ভণ্ড, জোচোর, ঠক্ তুমি।'



'তুমি থাকতে এ সম্মান আমাকে পেতে হচ্ছে।' মেঘবর্ণ হেসে দিলেন। হঠাৎ নীল পাথরটার দিকে তাকিয়ে মেঘবর্ণের মুখে বিশ্বয় ঘনিয়ে এলো। মেঘবর্ণ সেই নীল পাথরটা কুগুলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

আরশী-আঙটির নীলপাথরে কুগুল যা দেখলে তা তার বিশ্বাস হলনা। সে দেখলে ফাগের অতীত ঘটনা। দেখলে, লঙ্কার রাজধানীর প্রান্তে ধু ধু বালুর মাঝে মরার মত যে ঋষি পড়েছিলেন, তিনি যেন চোখ মেলে চাইছেন। সমুদ্রের হাওয়ায় তাঁর ক্ষত যেন গুকিয়েছে।

তখন একটা কথা কুণ্ডলের মনে হল। কুণ্ডল ঋষির বুকে ছোরা বিঁধে দিতে ঋষি বালুতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। তারপর কুণ্ডল আর ঋষির পানে ফিরে তাকায় নি।

ঋযি বালুতে লুটিয়ে পড়তে বুক থেকে ছোরাখানা টেনে বার করে কেলেছিলেন। কুণ্ডল যদি দেখত তো ছোরাখানা আবার বিঁধে রেখে আসত। বুকে ছোরা বেঁধা থাকলে কত শুকোতে পেতনা, ঋষির আর চোখ মেলে চাইতে হতনা।

কিন্তু, ওকি ? কুণ্ডল সেই নীলপাথরে দেখলে ঋষি হাতে এক টুকরো কাঁচ নিয়ে ভন্ময় হয়ে দেখচেন। এযে তার মায়া কাঁচ, যে কাঁচ হাতে থাকলে এক লহমায় সহস্র যোজন পথ পেরিয়ে আসা যায়। তার হাত থেকে ছিট্কে গিয়ে শেষে মায়াকাঁচ পড়েছে গিয়ে খিষরই হাতের মুঠোয় ?

অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট ! কুওল মাথা হেঁট করলে। আরশী-আঙটির নীলপাথরটা আর চোখে সইচে না।

মেঘবর্ণ ছড়ি-তলোয়ারটা দিয়ে কুগুলের বুকে আঁচড়ে দিয়ে বললেন, কুগুল, নীল-পাথরের আসল দৃশ্যটা এখন ফুটচে, দ্যাখো।

কুণ্ডল মাথা তুললে, মাথা তুলে সে তাকালে নীলপাথরটার দিকে।

ঋযি যেন সেই মায়া-কাঁচের রহস্ত বুঝেছেন। ঋষি মায়া-কাঁচটা হাতের মুঠোর চেপে ধরচেন। তবে, তবে ঋষি কি বলচেন; মায়া-কাঁচ, আমায় নিয়ে যাও অমরলতার লালফুলের কাছে!' আতঙ্কে কুগুল চীৎকার করে উঠল। সেই মুহূর্ত্তে একটা সোঁ—সোঁ ঝড়ের শব্দ উঠেই থেমে গেল।

ঋষি এসে দাঁড়ালেন মেঘবর্ণের বৈঠকঘরে।

কুণ্ডল অসাড় একটা স্তৃপের মত মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। মেঘবর্ণ তার বুকে হাত দিয়ে দেখলেন তার হৃৎপিণ্ড থেমে গেছে।



टेकार्छ, ५७८४

আমার চোখের সামনে অতীতের এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখচি। তখন মহর্ষি পিঙ্গলের কথা শুনলাম:

হায় কুগুল! অমরলতার লালফুল দেয় পাঁচশে। বছর পরমায়। সহজমৃত্যুকে সে ঠেকিয়ে রাখে পাঁচশো বছর। কিন্তু যে মৃত্যু সহজ্ব নয়, যে মৃত্যু লেগে থাকে ছোরা-তলো-য়ারের আগায়, যে মৃত্যু লুকিয়ে থাকে বিষে, যে মৃত্যু অথই জলের তলায় ওং পেতে থাকে, যে মৃত্যু বিভীযিকা আর ভয়ের হঠাৎ ধাকায় ছর্বল ছংপিগু দেয় থামিয়ে সে মৃত্যুকে ঠেকাতে পারেনা অমরলতা। ঋষিকে চোখের সামনে দেখে কুগুল যেন বিভীষিকা দেখলে। ভয়ে উত্তেজনায় তার ছৎপিগু গেল থেমে। লাল ফুলের পাঁচশো বছর পরমায় পাওয়া তার মিছে হল।

মহর্ষির কথা ফ্রলো! ফিস্ফিস্ ক'রে তিনি বললেন, 'ঘুমোও রঙিলা, ঘুমোও। এখলো জাগা নয়। ফিরে যাও তুমি মেঘবর্ণের বৈঠক ঘরে।'

দেখ্লাম, মেঘবর্ণ কুগুলের 'কোর্তার ভাঁজ থেকে লাল ফুলটা বার ক'রে নিতে যাচ্ছেন! কি ভেবে মেঘবর্ণ থেমে গেলেন। মাথা হেঁট ক'রে ভিনি কি ভাবতে থাকলেন।

ঋষি হেসে বললেন, 'মেঘবর্ণ, কোর্তার ভাঁজে আছে লাল ফুল। মেঘবর্ণ বললেন, 'জানি।'

'লালফুল স্পর্শ করলেই পাঁচশো বছর আয়ু হবে তোমার।'

'क्रानि।'

'মেঘবর্ণ কী ভাবচো তুমি ?'

'ভাবচি, এই লালফুল ঋষি নিজহাতে তুলে নিন। পাঁচশো বছর পরমায়্র সঙ্গে জড়িয়ে আছে অভিশাপ। সেই অভিশাপ চাইনা আমি।

হত্যা ও মৃত্যুকে ডেকে এনেচে লালফুল। ঋষির রক্ত ঝরেছে এর শাপে, কুগুলের আয়ু ফুরিয়েছে এর ইঙ্গিতে।

এ লাল ফুলে শান্তি নেই। মানুষ এখনো একে পেতে পারে না। এখনো তপস্থার প্রয়োজন আছে। সার্থক তপস্থার শেষে লালফুল আসবে শান্তির বাণী নিয়ে। এখন একে পেতে গেলে এ দেবে অভিশাপ।

খাষির ললাটে চিস্তার কৃটিল রেখা ফুটে উঠল। খাষির মন আমি যেন চোখে দেখ-লাম। ঋষি ভাবচেন, ভাহলে, ভাহলে ভপস্থায় কি তাঁর ক্রটি থেকে গেছে? তিনি কি



रेजार्घ, ५७८६

শুধু মানুষকে পরমায়ু দেবেন, এই আশঙ্কা ক'রে তপস্তায় বসেছিলেন ? না. তাঁর মনে হীন কামনা ছিল লুকিয়ে ? পৃথিবীকে এই লালফুল উপহার দিয়ে ঋষি কি হতে চাননি মহর্ষি ? খ্যাতির লোভ ছিলনা কি তার গ

ঋষি বললেন, 'তাই হোক। ফিরে যাক লাল ফুল সবুজ দ্বীপে।' সিরাজের গোলাপটা একটু যেন শুকিয়ে আস্চে।

মেঘবর্ণ সেই শুকিয়ে আসা ফুলটা তুলে নিলেন। তাঁর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। তারপর তিনি যেন ভাবনায় তলিয়ে গেলেন।

আর ঋষি অমরন্তার লালফল নিয়ে একদিন সমুত্রতীরে এসে ডাকলেন, 'শাম্থল।' অমরলতার লালফুল নিয়ে মানুষের অজানা সবৃজ্বীপে চলে গেল শান্থল। ছবির মত দেখলাম আমি। তারপর মহর্যির কথা কানে ভেদে এলো, 'নাজিরা' ঘুম তোমার ভেঙে যাক, ফিরে এসো তুমি, ফিরে এসো।

ক্রমশঃ।

## শিউলির বিয়ে

### **এীমোহিতলাল মজুমদার**

विराय क लिए काणित आराश्चे भारत रन्म यात, সবাই তারে ফেলবে চিনে'—শিউলি যে নাম তার। ডালটি কিছু উচুই বটে, কুলীন বাপের মেয়ে— স্বভাবটি তাঁর রুক যেমন, গরীব সবার চেয়ে। বেল-মালতী, জুঁই চামেলী এরা সমান ঘর. ফাব্রেই এদের যেমনটি চাও, জুটবে তেমন বর। শিউলি থাকে একটি টেরে গন্ধ টুকুন ঢেকে, শ্বেত-করবী দেখত তারে পাতার আডাল থেকে। প্রকাপতি—ঘটক তিনি—করেন যাওয়া আসা, वर्णन विरयंत्र वयुत्र रुल, ज्ञारे श्वरंग श्रामा, भानि **घरतत अकि एय यत—भाषाय धारक म्म** বল যদি, দিন করি এই মাসের একুশে।

### শিউলির বিয়ে শ্রীমোহিতলাল মজুমদার



বাপ তো তোমার রাজীই আছে—সেয়ানা তুমি, তাই গায়ে হলুদ দেওয়ার পরেও মত্টি নেওয়া চাই!
শিউলি বলে তাই যদি হয়, ঘটক, তুমি যাও,
আমি যে আজ স্বয়্ররা—পাড়ায় বলে দাও।"
শুনে সবাই ছি-ছি করে—'এমন দেখিনি!
কুলীন ব'লে লজ্জা সরম একটু রাখেনি!
সন্ধ্যেবেলায় ফুল বাবুরা বললে মীটিঙ্ করে—
শিউলিরা সব হলেন তবে আজ থেকে একঘরে'।
হয়েছে যার গায়ে-হলুদ—বর যদি না জোটে,
জব্দ হবেন বাপ-বেটিতে, থাকবে না জাত মোটে!
শিউলি বলে, "ভয় কি বাবা! ভাবনা কিসের শুনি?
ভোর না হতেই বিদেয় হব,—না হয়ত ত' এখ্খুনি!

দখিণ-হাওয়া বল্লে তারে, "উড়িয়ে নে যাই চল্—
গোলাপী রং পরীর দেশে ঢালবি পরিমল,
মেঘের থামে মণির মালায় তারার বাতি জ্বেলে
গাঁথবে তোমায় চিকণ হারে, নীলার থালায় ঢেলে!
শুক তারাটি ঘুমায় যখন রাত্রিজ্ঞাগার পর,
শিয়রে তার ঝালর হয়ে ঝুলবি মনোহর!
আলগা তোমার বোঁটার বাঁধন খুলব নাকি, সই ?"
শিউলি বলে, "কেমন করে' আকাশ কুমুম হই!"

জ্যোৎসা এল, জরীর চাদর ধৃলোয় লুটিয়ে,
বকুল-চাঁপা-হাসুহানার গন্ধ ছুটিয়ে;
সাদা মেঘের টোপর মাথায়, জর্দা চেলীর পাড়ে
চওড়া কালো ফিতের বাহার বনের ছায়ায় বাড়ে!
এসেই মুখে একটি মুঠো মাখিয়ে দিয়ে আলো,
বললে, "ভোমার নেই পাউডার ?—দেখায় সে কি ভালো?



রূপের স্থপন দেখ্বে যদি বন্ধ কর আঁখি,—
তার চেয়ে এই চাদর দিয়ে মুখটি তোমার ঢাকি।
নিশুত্ রাতের নিরালাতে চাইবে যখন ফের,
ক্রুক্-কঠিন শাখার ব্যথা আর পাবে না টের।
আকাশ থেকে আসবে নেবে পরী-কুট্ম্বিনী,
বনে বসেই পারবে হ'তে স্থপন-বিহঙ্গিনী।"—
একটি কথা কয়না দেখে জ্যোৎস্না গেল ফিরে,
শিউলি ভাবে—'চাইনে স্থপন ভুলতে ধরণীরে'।

আধার যথন আব্ছা হ'ল পূব-আকাশের পানে,
পাথীর ন'বং উঠ্ল বেজে ধুমেরি মাঝখানে,—
শিউলি বনে শিউরে ওঠে, বুকের তলায় তার
কিসের যেন সুখটি জাগে—গায় কি চমংকার!
গাইছে "ওগো ফুলের মেয়ে, জানি তোমার পণ,
—কোন্ জনারে সকল শোভা কর্বে সমর্পণ।
ধূলোর উপর কে পেতেছে বুকের আসনখানি ?
আগুন-তাপেও কে করেছে সবুজের আমদানি ?
মাড়িয়ে চলে স্বাই, তবু মাথায় করে শেষে—
দেব্তাকে দেয় শীষ্টি যে তার, পূণ্য আসিস্ যে সে!
মেঘের মতন শৃত্য-পথের নয় সে উদাসী,
চপল হাওয়ার ইয়ার সে নয়, গন্ধ বিলাসী।
রূপটি যে তার প্রাণের আরাম, ত্র্কাদল শ্রাম—
জানি, তোমার বুকের মাঝে লেখা যে তার নাম!"

শিউলি বলে, "ধাম্ না ভোরা, ছটি পায়ে পড়ি।
এখ খুনি দব উঠবে জেগে বল্বে—গলায় দড়ি!—
সইতে আমি পারব না দে, তব্ দোয়েল ভাই,
কুলীন হয়েও কেমন ক'রে এমন ঘরে যাই!

### শিউলির বিয়ে শ্রীমোহিতলাল মন্ত্রদার



বৃষ্ঠি প্রাণে—মন টেনেছে ধ্লোমাটির পানে,
দখিণ-হাওয়া আকাশ পেলেও থাক্ব না এইখানে।
বিঁ ঝিঁর ডাকে শুনেছিলাম করণ কাঁদন তার—
সারাদিনের অনেক বাখার একটি সে ঝলার!
তাইত আমি মনেই-মনেই হলাম শ্বর্মন্তর,
এক মিমিরেই আপন হল ছিল যে-জন পর!
তবু আমার এম্নি কপাল !—দেখতে না পাই তাকে,
জোছনা আর অন্ধকারে লুকিয়ে সে যে থাকে!...
বল্না তোরা ভোর হল কি ! মিহিন্ ক্য়াসায়
ছাদ্না তলা দেয় কি ঢেকে ওড়নাখানির প্রায় !
সেই লগনে তোরা স্বাই তুলিস্ কলস্বর,—
ততক্ষণ এই চোখের শিশির ঝক্ক তাহার প'র।"

সকাল বেলায় ঘুমটি ভেক্সে সবাই দেখে আসি— সবুজ ঘাসের বুকের উপর শিউলি-ফুলের হাসি!

\*কৰির অনুমতিতে ''বিশ্বরণী" কবিতা-পুস্তক হইতে গৃহীত।





# প্রীকান্তর কুল্লি খাওয়া

### ঐতিনলকুমার বন্দ্যোপাথ্যায়

মেজনা'র টাইফ্য়েড থেকে উঠে মালাই বরফ থাবার ইচ্ছে হয়েচে। ইচ্ছে হলেই যদি দব জিনিষ্
পাওয়া যেত ত ভারত এতদিন স্বাধীন হয়ে যেত। সেই জ্বন্ত মেজনার আর বরফ থাওয়া হয় না। ভাজ্তারেরা
বলেচে এখন বরফ থেলে নিমোনিয়া হতে পারে। নিমোনিয়ার ইংরিজি বানান যে টাইফয়েডের থেকে শক্ত
তা মেজনার জানা ছিল দেই জল্মে নিমোনিয়া যে টাইফয়েডের থেকে শক্ত অস্থপ এ বিষয়ে মেজনা নিঃসন্দেহ
তাই সমস্ত দিনটা নিমোনিয়ার ভয়ে চুপ করে থাকত কিন্তু সজ্বোবেলা বরফওয়ালার ভাক শুনলেই নিমোনিয়ার
ভয় কোথায় উড়ে যেত।

একদিন হঠাং স্থযোগ মিলে গেল। পিসিমা গেছেন পাড়া বেড়াতে। বড়দা কোথায় জানি আড্ডা মারতে গেছেন। বাড়িতে আছে শুধু কতকগুলো ছেলে পিলে। অমনি মেজদার কৃদ্ধি বরফের ক্ষিদে পেয়ে গেছে। মেজদার মনে হল বরফ না খেলে এক্ষ্ণি সব নাড়ি ভৃড়ি হজম হয়ে যাবে। কি করি কি করি বলে মাথা চুলকতে গিয়ে হাতটা ঠুকে গেল একটা কোটায়, আওয়াজ হল ঠং।

মেজদা তাড়াতাড়ি কোঁটা। সাপটে ধরলেন, কোঁটা। বেশ ভারি। অনেক কটে সেটাকে বৃকের ওপর তুললেন। মেজদার অহথ হতে ি সিমা প্রত্যেক দিন ঠাকুরের নাম করে একটা করে আধুলি এই কোঁটর ভেতর রাথতেন। অহথ সেরে গেলে এই পয়সার হরিরল্ট দোওয়া হবে ঠিক করা হয়েছিল কোঁটটায় one way passage ছিল। পয়সা ঢোকে কিন্ধু বেরোয় না। মেজদার অহথ যদি সারে তা হলে কামার দিয়ে খোলার ব্যবস্থা করা হবে ঠিক করা হয়েছিল। মেজদার কিন্ধু খোলার কায়দা জানা ছিল। তাড়াতাড়ি বিন্ধুটের বান্ধ কাটা চিনটা বিছানা খেকে কুড়িয়ে নিলেন। ব্যস্ তারপর ঘুটুং করে একটা আধুলি বের করে নিলেন। তাড়াতাড়ি কোঁটা। যথা স্থানে রেখে মেজদা বৃকের ওপর থেকে আধুলিটা কুড়িয়ে নিলেন। চেয়ে দেখেন 'ও হরি আধুলি নয় পয়সা'। পিসিমা আধুলিতে ভেজাল দিয়ে ছিলেন; ভেবেছিলেন হয়ত অতঞ্জো আধুলির মধ্যে তু'চারটে চক্চকে পয়সাও আধুলি হয়ে যেভে পারে; as for



#### শ্ৰীকান্তর কুলী পাওয়া শ্রীষ্পনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

रेकार्घ, ५७८९

example ভাল ছেলে বদ ছেলেদের পাল্লায় পড়লে বিগড়ে যায়। মেজদা পিসিমার এসব private খবর জানতেন না। আর একটা পয়সা বার করবার জন্মে তাবার সব সাজ সরঞ্জাম বার করলেন; এবারেও इन युद्देश अवात स्थलनात good luck, अवही आधृति (वक्टना । উদার-হৃদয় মেজদা আগেকার পয়সাটা বান্ধের মধ্যেই চালান দিলেন। একমিনিটের মধ্যেই এক আধুলিটা ছাড়া আর সব জিনিসই যথাস্থানে চলে গেল আর ছুরিটা মেজদার হাত থেকে লাফিয়ে একটা সেলফের ওপর চড়ে বসলেন। খানিকক্ষণ বর্ত্তমান ব্যাপারটাকে ভেবে নিয়ে মন স্থির করে ডাকলেন—'শ্রীকান্ত।'

**একান্ত পাশের ভাড়ার ঘরে কি একটা দরকারী কাজ সারছিল। ডাক ভনেই সাড়া দিল** ..... কেন ? আর সঙ্গে তাঁড়ার ঘর থেকে কি একটা পড়ার আওয়াক্ত এলো। খ্রীকান্ত তাড়াতাড়ি অবস্থাটা নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে বলে উঠলো—"না, না! মেজদা, আমি আপনাকে ও কথা বলিনি .... আজে 

মেজন। শ্রীকান্তর থেকে মাত্র বছর পাঁচ ছয়ের বড়। তা হলে কি হয় শ্রীকান্ত মেজদাকে আপনি বলতে বাধ্য হয়, আর আজ্ঞে না বললে গরম কালে মেজদা যথন তুপুর বেলা ঘুমুতেন তথন ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করতে হত। খ্রীকান্তদের বাড়িতে ইলেক্টী ক ফ্যান ছিল না আর থাকলেও বোধ হয় মেজদার ঘরে থাকত না। মেজদার এম, এতে Economics পড়বার ইচ্ছে আছে। তিনি এসব বাজে খরচ দেখতে পারেন না, যদিও মেজদা এম, এর দোর অবধি পৌছবেন কিনা এবিষয়ে শ্রীকান্তর যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

শ্রীকান্ত চপি চপি দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। মেজদা হুন্থ শরীরে থাকলে আজ সমন্ত রাগ্রি শ্রীকাস্তকে মেজদার পা টিপে দিতে হত। মেজদার ত্র্বল শরীর এই শ্রীকান্তর যা ভরস।। মেজদা একবার শ্রীকান্তর আপাদ মন্তক দেখে নিলেন তারপর কাছে আসবার জন্মে ইঙ্গিত করলেন। শ্রীকান্ত বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়ালো। মেজদার শান্ত গন্তীর ভাব যে ঝড়ের পুর্ব্ব লক্ষণ তা শ্রীকান্ত বেশ ভাল রকমই জানতো। কাছে আদতেই মেজদা একাপ্তকে ধমকে উঠে জিজ্ঞেদ করলেন—'ও ঘরে কি कत्रकिलि।'

角কান্ত মুখ কাঁচু মাচু করে বলল—"আজ্ঞে ঐ ও ঘরে একটা বেড়াল চুকেছিল তাই তাড়াচ্ছিলুম। মেঞ্জলা ধমকে উঠে বললেন—"ফের মিথ্যে কথা; বেড়াল চুকল কি করে ? দরজায় ত চাবি লাগান ছিল।" যদিও চাবি লাগান কথাটা মেজদার অহুমান মাত্র।

শ্ৰীকান্ত একট্ট ভয় পেয়ে বল্ল—"দরজা দিয়ে নয় ঐ জানলা………।"

মেজদা হো হো করে হেসে উঠে বললেন "তবে জানলা দিয়ে ঢুকেচে কি বল পু কিন্তু জানলায় ত জাল CHON! I"

🍨 🖥কাস্ত তাড়ান্ডাড়ি নিজেকে সংশোধন করে নিয়ে বলল—"এই একটু নূন নিতে চুকেছিলুম আর সেই ফুরস্থতে বেড়ালটা ঢুকে পড়েছিল।"



ेखाई, ३७८९

মেজদা মনে মনে বললেন 'পথে এসো বাছাধন' ভারপর ঐকাস্তকে বললেন—"ন্ন ? নূন ত রালা ঘরে থাকে।"

শ্রীকান্ত ঘেবড়ে গিয়ে বলল—"নাঃ না! তা বলচিনা। ঐ যে ঝিটা যে বলল একটু নূন আর একটু তেঁতুল দাও বাসন মাজবো।"

মেজদা আর একবার হো হো করে হাসলেন। হেসে বললেন—"হ, নূন আর তেঁতুল দিয়ে ব্ঝি বাসন মাজে।"

শ্রীকান্ত 'ঐ ঝিটা তো তাই বললে' 'ঐ ঝিটা তো তাই বললে' বলে এক রকম নিজের দোষ স্বীকার করে নিল।

মেজদা ডাকলেন—"এদিকে আয়।"

শ্রীকান্ত আন্তে আন্তে মেজদার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল।

মেজদা বললেন—"হাত দেখি।"

এবার হাতে যে কি পড়বে তা শ্রীকান্ত বেশ ব্ঝতে পেরেছিল। চোথ বৃদ্ধিয়ে সহ করবার জন্মে ready হতে লাগল। কিন্তু হাতে পড়ল এক অপূর্ব্ধ জিনিষ। শ্রীকান্ত চেয়ে দেখলো একটা আধুলি। ফ্যাল ফ্যাল করে শ্রীকান্ত মেজদার মুখের দিকে চাইল।

মেজদা শ্রীকান্তর অবস্থা দেখে একটু মূচকে হেদে বললেন-"যা আজ তোকে ক্ষমা করলুম। এখন একটা বরফওয়ালা ডাক দিকিনি। এই নে আধুলি আমার জন্মে একটা ছোটোে দেকে কিনে আনবি; আর বাকি পয়সা দিয়ে তুই নিজে খাবি।"

শ্রীকান্ত মেজদার এই অভ্তপূর্ব ব্যবহার দেখে অবাক হয়ে মেজদার মূখের দিকে থানিকক্ষণ চেয়ে থেকে কাজ হাসিল করবার জন্যে দৌড়ল। শ্রীকান্তর Good luck, দরজার সামনেই এক বরক্ষওলার সঙ্গে দেখা, মেজদার আন্তরিকতায় আজ শ্রীকান্তর হৃদয় ক্বতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ। বরক্ষওয়ালাকে বলল-"ওহে একটা বেশ বড় দেকে যালাই দাওতো হে"। একটা কাচের প্রেটে বরফ নিয়ে মেজদার কাছে হাজির।

বরফ থাওয়। সমাপ্ত করে মেজদা শ্রীকান্তকে বললেন—"জানিস্, শ্রীকান্ত এ বরফটা মোটে ভাল না; থেয়ে স্থ হল না। আর একটা খূব ছোটো দেখে নিয়ে আয়।" ব'লে তিনি হাত দিয়ে কুলপির মাপটা দিখিয়ে দিলেন। শ্রীকান্ত গেল আর মেজদার মাপ অন্থ্যায়ী আর একটা নিয়ে এল। মেজদা এক গালে একটা থেয়ে ফেল্লেন তারপরে বললেন—"এটা কি নিয়ে এলি শ্রীকান্ত। যা আর আর একটা ছোট্ট দেকে নিয়ে আয়।" তারপর থানিকটা থেমে বললেন "তা বলে এইটের মতন যেন নিয়ে আসিস্ নি। ঐ আগের টার মতন নিয়ে আসবি।"

শ্রীকান্ত আবার গেল, নিয়েও এলো। মেজদা সেটাও থেলেন তারণর মুখটা কি রকম করে বললেন—
"শ্রীকান্ত, শরীরটা কেমন কেমন করচে। এই তোর জন্যেই তো এমন হল। তুই কেন বরফ কিনতে
গেলি বল দিকিনি।" একটু খানি হাফিয়ে নিয়ে আবার আরম্ভ করলেন—"আমি বললুল বলেই কি নিয়ে

#### শ্রীকান্তর কুরি থাওয়া শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়



रेकार्ड, ५७८१

আসতে হয়। আমার বলার সঙ্গে কি আসে যায় আমার কি আর মাগার ঠিক আছে। রোগের ঝোকে কি বলেচি আর উনি তাই করেচেন।" এই বলে তিনি কাজের কথা পাড়লেন—বললেন "যা করেচ কিন্তু এ কথা যদি মাকে বলেচ ত বুঝবে মজা।"

শ্রীকাস্ত ঘাড় নেড়ে প্রতিজ্ঞা করলো যে সে কিছুতেই বলবেনা, বলতে পারে না। তারপর মেজদা শ্রীকাস্তকে বরফ থাবার ছুটি দিলেন। শ্রীকাস্ত দৌডুল বরফ থেতে। বরফওয়ালার কাছে দেই না পৌছান অমনি থিড়কি দোরে পিসিমার গলার আওয়াজ শ্রীকাস্ত শুনতে পেল। থিড়কি দোরের কাছে একটা মাছের কাঁটা পড়ে আছে তাই তিনি কিছুতেই চুকতে পাচ্ছেন না; আর সেই জন্যে তিনি ঝিকে ডাকচেন; আর ঝি এই রাত ছপুরে চান করবার ভয়ে সহজে সাড়া দিতে চাইচেনা।

শ্রীকান্ত বর্ষণ্ডয়ালাকে তাড়াতাড়ি বলল—"এই নাও আট অ. পয়সা, বাকি পয়সা যা বেঁচে আছে তাই দিয়ে কতকগুলো বরফ দাও।" বলে একটা কলাই করা বড় রেকাব তার হাতে দিল।

বরফওয়াল। জানত ছোট ছেলের। সিদ্ধি বরফ খাবার ইচ্ছে হলে এই রকম করেই বলে। তার।
সিদ্ধি কথাটা লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারে না। বরফওয়ালা শ্রীকাস্ত মুখের দিকে চেয়ে একট্ মুচকে হেনে
৪টে কুলপি ওর থালার ওপর দিয়ে আধুলিট। বাজিয়ে নিয়ে চলে গেল। শ্রীকাস্তের বরফের রূপ দেখবার
সময় ছিলনা। এক লাফে পাশের অন্ধকার গলিতে নিয়ে দেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বরফগুলো খেয়ে থালাট।
হাতে করে বাড়ি ঢুকলো। তাড়াতাড়ি কলতলায় গিয়ে থালাটা ধুয়ে সেটাকে ঠিক জায়গায় রেখে পিসিমার
অলক্ষ্যে চুপি চুপি পড়বার ঘরে ঢুকল।

় এথানে মেজদার অস্থ করেচে। পড়বার ঘরে এখন ২দেরই রাজত্ব। হতীন পড়বার ঘরেই ৬য়ে ঘুমুচে। ছোড়দা না জানি কোথায় গেছে। এতক্ষণ ত এখানে ছিল। শ্রীকাস্ত খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়া আরম্ভ করল।

আধঘন্টা পড়ে ছোড়দা ফিরল। ছোড়দা শ্রীকান্তকে পড়তে দেখে একেবারে অবাক। এ ক'দিন মেজদার অমুপস্থিতিতে তাদের পড়া শিকেয় উঠেছিল। সন্ধ্যেবেলা লুড়ো থেলা আর মেজদার নিন্দে হত। আর মাঝে মাঝে মেজদার সেই আদালতের থাতাটার পাতা ছিঁড়ে নৌকা, জাহাজ এই সব তৈরী হত। ছোড়দা এসে ডাকল "এই শ্রীকাস্ত।"

শ্রীকান্ত তথন পড়চে—"আকবর, নামে এক রাজা ছিল তার বাবার নাম হত্ন্মান ঠাকুর দাদার নাম বাঁদর।"

ছোড়দা আবার ডাকল—"এই শ্রীকান্ত, কি পড়ছিস্।"

শ্রীকান্ত বইটা ছোড়দার নাকে ছুঁড়ে মেরে মেজদার আদালতের থাতাটা টেনে গন্তীর ভাবে পড়তে আরম্ভ করল—

Little drops of water,
Little grains of sand
Make the.....





আর পড়তে হলনা, ছোড়দা রাগে একান্তর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর সে কি হুটোপাটি। চজনে কালির দোয়াত উলটে হাতে মুখে কালি মেখে বই ছিড়ে একেবারে লক্ষা কাগু।

হৈ হটোগোল শুনে পিসিমা এসে হাজির। বড়দাও এমন সময় বাড়ী চুকলেন। অনেক কটে চ্ছনকে ছাড়ান হল। ছোড়দা রাগে তুঃথে ব্যথায় কেঁদে ফেলল। শ্রীকান্ত ছোড়দার এ কালী মাগা মৃথ দেখে হেসেই অস্থির। বড়দা যত বলেন 'এই শ্রীকান্ত, কি হচ্চে' শ্রীকান্তের হাসিও তত বাড়তে থাকে॥

বড়দা শেষে শ্রীকান্তকে ছেড়ে ছোড়দাকে জিজ্ঞেদ করলেন 'কি হয়েছিল রে ?'

কি যে হয়েছিল তা ছোড়দাও ভাল জানে না। যতটুকুও বা জানত তাও ভূলে গেছে। ছোড়দা বলল 'ঐ শ্রীকান্তকেই জিজ্জেদ কর না।' শ্রীকান্তকে জিজ্জেদ করবে কি ? শ্রীকান্ত তথন আ ওড়াচ্ছে

> Little drops of water Little grains of sand Make the.....

বড়দা আবার দিলেন ধনক আর শ্রীকান্তর সে কি কান্না; হাউ হাউ করে কান্না। যতীনের ঘুন এতক্ষণও ভাঙ্গে নি এইটেই আশ্চর্যা। কান্না শুনে ভাঙ্গল। ভাবল বুঝি পড়ার জন্মে বড়দা সকলকে ঠেঙ্গাচ্চেন। উঠেই সে দৌড়। কিন্তু বেচারার তুর্ভাগ্য, চৌকাঠে হোঁচট থেয়ে ডিগবাজি থেয়ে মৃথ থ্বড়ে পড়ল। ছোড়দা আর শ্রীকান্তর মৃথ হয়েছিল কালো আর যতীনের মুথ হল লাল।

মেজদা নীচের গোলমাল শুনে অনে'ক্ষণ ব্যাপারটা শোনবার জন্মে অপেক্ষা করেছিলেন কিন্তু শেষকালে আর কৌতূহল দমন করতে না পেরে একলাই দেওয়াল ধরে ধরে নীচে নেবে এসেছিলেন।

পির্সিম। যতীনের হাত ধরে নিয়ে চলে গেলেন আর ডাক্তার ডাকতে ছকুম দিয়ে গেলেন। ছকুমটা যে কাকে দিলেন, আর কে যে তা তামিল করবে সেটা ভাল বোঝা গেল না। হয় ত মেন্দ্রনাকেই।

মেজদা শ্রীকান্তকে দেখেই তার ব্যাপারটা এক নিমিষে বুঝে নিলেন। পাছে তাকে দেখে ফেলে কোন বেফাস কথা শ্রীকান্তর মুথ দিয়ে বেড়িয়ে যায় তাই ভয়ে ভয়ে ভগের চলে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন।

শ্রীকান্ত মেজদাকে দেখেই আবার কান্না থেমে গেল। আবার হাসি আরম্ভ হল। ব্যাপারটা স্বিধে নয় বুঝে মেজদা একটু তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে সিঁড়িতেই মাথা ঘুরে শুয়ে পড়লেন।

ব্যাপারটা ক্রমশই ঘোরালো হয়ে দাঁড়াচে। এমন সময় ভত্তহরি ডাক্তার সাহেবকে নিয়ে এসে হাজির। মেজদার condition স্বচেয়ে serious. সেই জন্যে আগে ডাক্তার বাব্ তার কাছে গেলেন। সিঁড়ির কাছটা ভয়ানক অন্ধকার। পড়বার ঘরে সেইজন্য আলোটা নিয়ে যাওয়া হল।

শ্রীকান্ত সেই অন্ধকারেই পড়ে রইল। খানিক পরে আবার আরম্ভ করল—আকবর নামে এক বাজা ছিল তার বাবার নাম ছত্মান ঠাকুরদাদার—

এমন সময় ডাক্তারবাব্ বড়দাকে নিয়ে ঘরে চুকলেন। কথাগুলো বলার ধরণ গুনে বললেন— "জানেন এ নেশা করেচে"। বড়দা শ্রীকান্তর অধঃপাতের পরিমাণ গুনে অবাক হয়ে গেলেন আর সঙ্গে সংক

#### শ্রীকান্তর কৃত্তি খাওয়া শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যয়



ভার হাত ছটো ঘূসি পাকিয়ে উঠল। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি তা'কে থামিয়ে বললেন—"এখন ও রকম্ মেজাজ দেখানো উচিত নয়; ও হয়ত জেনে খায় নি।"

এখন ডাক্তারবাব্ শ্রীকান্তর হাত ত্রটো ধরে ঝাকানি দিয়ে বললেন—"কি খেয়েচ ?" শ্রীকান্ত তথন বলচে—Little drops of water

বড়দা তেড়ে মারতে এলেন। ডাক্তারবাব্ তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেদ করলেন—"কোথেকে পেলে ?" প্রীকাস্ত। Little grains of sand.

এইটে শুনে বড়দার মেজাজ ঠাগু। হল। ডাক্তারবাবু একটুখানি প্রাণখোল। হাসি হাসলেন। এমন সময় ছোড়দা এসে বললেন—"জানলে বড়দা শ্রীকান্ত সিদ্ধি বরফ খেরেচে।" খুনোখুনি ব্যাপার দেখে মেজদা ভয়ে সমস্ত ব্যাপারটা পিসিমার কাছে খুলে বলেচেন।

ভাক্তারবাব্ মুখ গণ্ডীর করে বললেন—"হুঁ এটা আমি আগেই ব্যাতে পেরেছিলুম। এখন রাত্তিরে একে একটা ঘরে চাবি বন্ধ করে রেখে দিন। আচ্ছা আমি তা হলে এখন আসি।"

"আচ্ছা আহ্বন, নমস্কার।" বলে বড়দা একটা হাত কপালে ঠেকালেন কিম্বা কপালের কাছাকাডি
নিয়ে গেলেন।

ভাক্তারবাবুর কথামতই শ্রীকান্তর ব্যবস্থা হল। পড়বার অর্থাৎ বাইরের ঘরে শ্রীকান্তকে চাবি বন্ধ রেথে সকলে চলে গেল। চাবিটা বড়দার কাছেই রইল। তারপর ঘন্টা খানেক ধরে সকলে মিলে আলোচনা করে মেজদাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হল। ব্যাপার স্থবিধে নয় দেখে মেজদার ভয়ানক গা কেমন করতে লাগল আর আলোর জন্যে ভয়ানক মাথা ধরতে লাগল। স্থতরাং সকলে মেজদার খর ছেড়ে আলো নিয়ে খাবার ঘরে চলে গেলেন।

পিসিমা শরীর থারাপ বলে কিছুই থাবেন না বললেন। আসল কথা ঐ টুকু ছেলে শ্রীকান্ত কিছু না থেয়ে থাকবে আর তিনি থাবেন এটা তার ইচ্ছে হল না। বড়দা ব্যাপারটা ব্রতে পেরে কতকগুলো ফল মূল বৌদি কে দিয়ে পিসিমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পিসিমা বৌদিকে তা একটা কোণে রেথে দিয়ে যেতে বল্লেন।

সে দিন সকলের শুতে রাত্রি বারটা বাজল। তার নীচের ঘরে ত্ম দাম-এর চোটে রাত্রি ত্টোর আগে কারুর ঘুম এলনা।

সকাল হতে শ্রীকান্তর ঘুম ভেকে গেল। ভাবল—"আমি পড়বার ঘরে ঘুমোলুম কি করে।" পড়ার ঘরের অবস্থা দেখেই ওর চক্ষ্ত্রি। বাড়ির ভেতর যেতে গিয়ে দেখল দরজায় তালা লাগান। আর দরজার সামনে কতকগুলো কাটা কাটা কলা শসা সব পড়ে আছে; মনে হচ্ছে কে যেন দরজার ফাঁক দিয়ে একটা একটা করে দিয়েচে। শ্রীকান্তর ভয়ানক খিদে পেয়েছিল। কালিমাখা হাতের অবস্থা দেখে ওর আর খেতে ইচ্ছে হল না। এখন হাত ধোয় কি করে। বাইরে যাবার দরজার কাছে গিয়ে দাড়াল।





देजाहे. ५७८८

খুটুং করে ছিট্কিনিটা খুলে ফেলল। আরে এ দরন্ধাটা তো পোলা। পুদ্ধিমান বড়দা বাইরে যাবার দরন্ধাটা ভেতর দিক দিয়েই বন্ধ ক্রে ছিলেন। রোজ চোরের ভয়ে এই রকম করেই দর্জা বন্ধ করা হত। চোর মশাই যে বাইরে থাকেন আর প্রীকান্ত যে ভেতরে ছিল এটা ভার ধেয়াল ছিলনা।

শ্রীকান্ত তাঙ়াতাড়ি বাইরে দিয়ে গিয়ে থিড়কি দরকা দিয়ে ভেতরে চুকলো। কলতলায় গিয়ে কাপড় কাচা সাবানই মূথে হাতে পায়ে মেথে ভদলোক হয়ে ঘরে ফিরে এল। কালকের রাত্রি জাগরণের জন্যে এখনও কেউ বাড়িতে ওঠে নি। শুধু ঝিটা বাসন মাজছিল। শ্রীকান্ত পড়বার ঘরে চুকে কালকেকার রাত্তিরের ব্যাপারটা ভাববার জন্যে বুথা চেষ্টা করল। কিছুই মনে এলোনা। বরফ পাবার পরে পড়তে বঙ্গেছিল এই অবধি মনে আছে। তারপর কি হল, কি করে যে রাত্রি কাটল কিছুই মনে পড়েনা। ভ্যানক কিলে পাছিল। ভাবনা টাবনা এখন স্থগিত রেখে শ্রীকান্ত সেই ফলগুলো একের পর এক পেতে লাগল। তারপর হাত মূখ মূছে বইগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। হসং ইতিহাস বইটার হাত পড়ে গেল। ইশ, বইটা কি রকম ছিঁড়ে গেছে। কাল অবধি একদম নতুন ছিল।

দরজা খোলার আওয়াজ শুনে শ্রীকান্ত থেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে পড়া আরম্ভ করল।

দরজা খুলতেই বড়দা শুনলেন শ্রীকান্ত পড়চে—"আকবর নামে ভারবর্ষে এক সমাট ছিলেন। ভার পিতার নাম হুমায়ুন পিতামহের নাম বাবর। পুত্রের নাম জাহাঞ্চীর, পৌত্রের······।"

হুসুমানকে হুমায়ুন, আর বাঁদরকে আবার বাবর হতে দেখে বড়দা নিশ্চিস্ত মনে বাড়ির আর সকলকে ভাকবার জন্যে তাড়াতাড়ি ওপরে চলে গেলেন।





# সম্ভম পরিচ্ছেদ

# মহাকালের অভিশাপ

জয়স্তের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে মাণিক বললে, "জয়, তুমি কি মনে কর, ও গাড়ী তুখা'নার মধ্যে আমাদের শত্রু আছে ?"

জয়ন্ত বললে, "শক্ত-মিত্ৰ জানিনা, আমি কেবল সভৰ্ক হয়ে থাকতে চাই।"

জয়স্তের মুখের কথা শেষ হবার আগেই ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ ক'রে ক্রমাগত 'হর্ণ' বাজাতে বাজাতে প্রথম মোটরখানা তীব্র-গতিতে সাঁৎ ক'রে তাদের চোখের স্থম্থ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং পরমূহূর্ত্তেই দ্বিতীয় গাড়ীখানা! গাড়ী তো নয়, যেন ছ-ছটো অগ্নিহীন উদ্ধা, সে প্রচণ্ড গতির ঝড়ের ভিতর থেকে চেনা বা অচেনা কোন মানুষের মুখই আবিকার করা গেল শা।

স্করবাব বললেন, "মেল-ট্রেণের স্পীড্ও এদের কাছে বোধহয় হার মানে! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এরা কেন যাচ্ছে আর কোথায়ই বা যাচ্ছে ?"

পথের ধ্লোর দিকে তাকিয়ে জয়ন্ত বললে, "যেখানেই যাক্, ওরা আমাদের ফাঁকি দিতে পারবে না ৷ আমরা ওদের নাগাল ধরবই !"

সুন্দরবাবু বললেন, "নাগাল ধরবে মানে ? ওদের নাগাল ধরতে গেলে আমাদেরও তো ওদের চেয়ে বেশী জোরে গাড়ী ছোটাতে হয়! স্থম্, আমি তাতে মোটেই রাজি নই! গাড়ী যদি একবার হোঁচট্ ধায়, তা'হলে ওল্পারধাম দেধবার আগেই গোলোকধামে গিয়ে হাজির হ'তে হবে!"



জয়ন্ত রূপোর নশুদানী থেকে একটিপ্ নশু নিয়ে বললে, "সুন্দরবাব্, ছেলেবেলায় কচ্ছপ আর ধরগোসের গল্প পড়েন নি ? কচ্ছপ দৌড়ে ধরগোসকে শেষে হারিয়ে দিয়েছিল। আমরা গাড়ীর স্পীড় না বাড়িয়েও ওদের নাগাল ধরব। পথের দিকে তাকিয়ে দেখুন। ধুলোর ওপরে ওদের গাড়ীর চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছেন না ?"

স্থলরবাবু বললেন, "ও হো হো হো, বুঝেছি! ঐ দাগ ধ'রে আমরা ওদের পিছু নিতে পারব, তুমি এই বলতে চাও তো ?"

অমলবাবু বললেন, "কিন্তু ওদের পিছু নেবার দরকারই বা কি ?"

জয়ন্ত বললে, "দরকার একটু আছে বৈকি ! এমন মারাত্মক স্পী দু নিয়ে যার। আমা-দের পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে চায়, তাদের নিয়ে মাথা না ঘামালে চলবে কেন ?"

অমলবাবু ভীত কঠে বললেন, আপনি কি বলতে চান, ঐ গাড়ী ছ'থানার মধ্যে চিটীন্
আর ইন্ আছে ?"

— "চ্যান্কেও চিনি না, ইন্কেও চিনি না, এখন উঠুন্ গাড়ীতে!"—এই ব'লে জয়স্ত নিজের গাড়ীর ভিতরে গিয়ে ব'লে পড়ল। আর সকলেও তখন তার অনুসরণ করলে, গাড়ী তিনখানা আবার অগ্রসর হ'তে লাগল।

জয়ন্ত প্রথম গাড়ীর ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বদল, পূর্ববর্তী গাড়ীগুলোর চক্রে চিহ্নিত পথের উপরে দৃষ্টি রাখবার জন্মে।

মাণিক সামনের দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বললে, "আছে। জয়, যারা গেল তারা যদি চ্যানের দল হয় তবে তারা আমাদের আক্রমণ না ক'রে এগিয়ে গেল কেন ? আর, শক্ররা আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই ভারতবর্ষ ছেড়ে এখানে এলই বা কি ক'রে ? আমাদের জাহাজে তারা তোছিল না ।"

জয়স্ত বললে, "চ্যান্ আর ইন্ হয়তো এখনো এখানে এসে পৌছতে পারে নি, কিন্তু মাণিক, তুমি ভূলে যেওনা যে, এটা হ'চ্ছে বিশ শতাব্দী! চ্যানের টেলিগ্রাম হয়তো আমা-দের আগেই কালাপানি পার হয়েছে!"

- —"জ্বয়, তুমি কি বলতে চাও, চ্যানের কোন টেলিগ্রাম পেয়ে তার দলের লোকরা আমাদের পিছু নিয়েছে ?"
- —"হ'তেও পারে, না হ'তেও পারে! হয়তো ওরা স্থকুম পেয়েছে আমাদের উপরে পাহারা দেবার জন্মে! ওন্ধারধামে বাবার প্রধান রাস্তা হচ্ছে এইটিই। হয়তো ওরা এগিয়ে গেল আমাদের পথ আগৃলে থাকবার জন্মে।"

পদ্যরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

टेकार्ड, ३७८६

গাড়ী ছুটছে! তৃ'ধারে সেই সবুজ ক্ষেত, আর মাঝখানে সেই সোজা রাঙা রাস্তা।.....

মাণিক বললে, "দূরে একটা গ্রাম দেখা যাচ্ছে।"

ড়াইভার বললে, ''হাঁা, ওর নাম সিয়েম্রিপ্। **আর মাইল খানেক পরেই** আমরা ডাকবাংলায় গিয়ে পৌছব।"

সিয়েম্রিপ্ গ্রাম থেকে উত্তর-দিকে মোড় ফিরতেই চোখের সাম্নে জেগে উঠল, বিরাট ওন্ধারধামের বিপুল দেবালয়! চারিধারের নিবিড় জঙ্গল ও স্থদীর্ঘ বনস্পতিরা ওল্ধারধামের পঞ্চ-চূড়ার অনেক নীচে প'ড়ে রয়েছে। দূর থেকে ওল্ধারধামকে দেখে মনে হ'ল, বিরাটতায় সে মিশরের পিরামিডের চেয়ে এবং স্ক্রু শিল্পের নিদর্শন রূপে সাজাহান বাদসার তাজমহলের চেয়ে খাটো নয়! এই অরণ্যের মধ্যে হঠাৎ তাকে দেখলে তার বাস্তবতা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়। এ যেন আলাদীনের প্রদীপবাহী দৈত্যের হাতে গড়া কোন অসম্ভব মায়ামন্দির ত্বে-কোন মৃহুর্তে দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে শৃত্যে মিলিয়ে যেতে পারে!

ওন্ধারধামের ছায়ায় এসে দেখা গেল, তাদের অগ্রবর্ত্তী সেই গাড়ীছু'খানার চাকার দ্রাগ বাংলো ছাড়িয়েও এগিয়ে গিয়েছে।

স্থলরবাবু সর্ব্যপ্রথমেই ডাক-বাংলোয় চুকে একটা আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "হুমু, এইবারে আহার আর বিশ্রাম!"

জয়ন্ত বললে, "আপাততঃ আমাকে ও-ছটি সুখ থেকেই বঞ্চিত হয়ে থাকতে হবে। আগে বাংলোর চারিদিকটা তদারক না ক'রে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারছি না।"

মাণিক বললে, "কিন্তু এখানে তদারক করবার কিছু আছে ব'লে মনে হচ্ছে না। চারিদিক শান্তিময়, শত্রুদের কোন চিহ্নই নেই!"

হাঁা, ঝড়ের আগে প্রাকৃতি খুব শাস্ত থাকে বটে"—মৃত্যুস্বরে এই কথা ব'লেই জয়স্ত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অমলবাব বললেন, "এই ওন্ধারধাম আমার পুরাণো বন্ধুর মত। মাণিক, আগে আমি মন্দিরের সঙ্গে আলাপ ক'রে আসতে চাই '।'

মাণিক বললে, "এই অস্তুত মন্দির আমারও কৌতৃহল জাগিয়ে তুলেছে! চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই ।"



टेकाई **५७**8€

অগ্রসর হ'তে হ'তে অমলবাবু অর্জ-নিমীলিত নেত্রে যেন স্থানুর অতীতের দিকে তাকি-য়েই যে-কাহিনী বর্ণন করলেন তা হচ্ছে এই :

অস্তলোক থেকে পূর্ব্ব-আকাশের গায়ে ছবির মতন আঁকা নীলপাহাড়ের দিকে ধীরে বীরে এগিয়ে চলেছে যাত্রীর পর যাত্রী—যেন তাদের আর শেষ নেই !

চলেছেন রাজা আর রাজপুত্ররা সাজানো হস্তীদলের পুষ্ঠে! চলেছেন রাজপুরোহিতগণ সোনার রথে চ'ডে। চলেছেন বীরবুন্দ ও সৈনিকগণ তেজীয়ান অশ্বদের উপরে ব'সে। চলেছে সভাসদ, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কর্মচারী, সওদাগর ও ধনীদীন প্রজার দল যথাযোগ্য যান-বাহনে বা পদত্রজে ! চলেছে রুগ্ন ও ভিখারীর দল অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অমুর্বর কেত্রের উপর দিয়ে বা সন্ন্যাসীর গায়ে-মাথানো শুক্নো ভস্মের মত সাদা ধুলোয় ভরা উচ্-নীচু পথ মাড়িয়ে ;--তাদের কোন সম্পদ নেই, তবু তারাও পিছনে প'ড়ে থাকতে রাজি নয়, কারণ তাদের মনে মনে জ্বল্ডে উজ্জ্বল আশার অম্লান বাতি ৷ হাজারের পয় হাজার, লক্ষের পর লক্ষ লক্ষ লোক চলেছে, এগিয়ে চলেছে ৷ কত লোকের দেহ পড়েছে এলিয়ে, পায়ে পড়েছে ফোস্কা, তবু তারা এগিয়ে চলেছে! পথের মাঝে জাগছে পাগ্লীনদীর ক্রুদ্ধ ঢেউ, ছরা-রোহ শৈলের দর্পিত শিখর, তুর্গম বনের স্থালাময় কণ্টক-প্রাচীর, তবু তারা সব পেরিয়ে চলেছে এগিয়ে—মুখে মুখে জাগিয়ে তুলে কবি-ঋষিদের রচিত পবিত্র মন্ত্রসঙ্গীত! কত শত শত মানুষের অক্ষম ভগ্ন দেহ জনহীন অনম্ভ পথের উপর লুটিয়ে পড়ল, তবু তাদের আত্মা এগিয়ে চলল সেই বিপুল বাহিনীর পিছনে পিছনে !........কিছুদিন পরে দিনের রোদে আর রাতের জোছনায় দেখা গেল, সেই নির্জন নিস্তব্ধ নির্দ্দয় পথ জুড়ে প'ড়ে রয়েছে মাংসহীন নরকন্ধালের পর নরকল্কাল,-জীবনের যাত্রাপথে যে-সব অভাগা এগিয়ে যেতে পারলে না ভাদেরই শেষ-চিক্ত!

যারা এগিয়ে গেল আর বারা এগিয়ে যেতে পারলে না, তারা প্রত্যেকেই হচ্ছে ভারত-সন্তান! হিমালয়ের আশ্রয় ছেড়ে, গঙ্গার স্থিয় স্পর্শ ভূলে, সাগর পার হয়ে ব্রহ্মদেশের নিবিড় অরণ্য ভেদ ক'রে রাজ্ঞা-প্রজা, পুরুষ-নারী মা-ছেলে, বর-বউ, কুমার-কুমারী এইখানে এসে অবশেষে কাম্যলোকের সন্ধান পেলে—আজ আমরা যে পবিত্র ভূমির উপর দিয়ে পদ্চারণ করছি! সে হর্চ্ছে শভ শভ যুগ আগেকার কথা, স্বাধীন ভারতবর্ষে তখনো কোন বিধর্মী প্রবেশ করতে সাহসী হয় নি। খুব সম্ভব ভারা যে দেশ থেকে এসেছিল আজ আমরা তাকে মাজাজ ব'লে জানি। ওঙ্কারধামের পাথরে পাথরে ভারা যে সংস্কৃত ভাষার লিপি কুদে গৈছে, তাই দেখেই এই সত্য জানা যায়। ওক্কারধামের অসংখ্য মূর্ত্তিও তাদের মৌন ভাষায়



देकार्घ. ५७००

আর এক নিশ্চিত সত্য প্রকাশ করবে : যাদের শিল্পনিপুণ হাত তাদের গড়েছে তারা প্রথমে ছিল হিন্দু, তারপরে বৌদ্ধ!

এইখানে গহনবন কেটে তারা বিপুল সভ্যতা ও বিরাট নগর আর দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাদের হাতের অমর চিহ্ন আজও প্রায় অটুট হয়েই আছে। ভারতের গান্ধার, সারনাথ বা কণারকের মত এখানে আমরা কোন প্রাচীন শিল্পকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব না, ওল্পারখামের শত শত শিলাচিত্র, হাজার হাজার দেবতাদানব মানব ও পশুর মূর্ত্তি আজও সম্পূর্ণ গৌরবে বিরাজ করছে। এখানকার প্রাচীর ও দেওয়ালগুলি দেখলে সন্দেহ হবে, বয়সে তারা মোটেই পুরাতন নয়, সেকালে তারা যেমন শক্ত আর নিরেট ছিল আজও সেই রকমই আছে! বৃষ্টির জল আজও ছাদ ফুটো করতে পারে নি!

.....মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগেই যেন জীবস্তদের কলকোলাহলে ছিল চারি-দিক পরিপূর্ণ হয়ে—দেবদাসীরা পায়ে মুপূর খুলে যেন এই সবে প্রণাম ক'রে বিদায় নিয়ে গেছে, পুরোহিত মন্ত্র প'ড়ে পূজো সেরে এই সবে যেন চোখের অন্তরালবর্তী হয়েছেন, ধূপ-ধুনো অগুরুর গন্ধ যেন আর একটু আগে এখানে এলেই পাওয়া যেত!

ঐতিহাসিকরা বলেন, এক সময়ে ওঙ্কারধামের মতন বড় সহর সারা পৃথিবী খুঁজলেও পাওয়া যেত না। নবম শতাব্দীর প্রথমে ভারত-শিল্পী যথন এই সহরকে সম্পূর্ণ ক'রে, ভূলেছিলেন, তখন মুরোপের যে কোন নগর এর কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হ'ত! এথেন্স-রোম, কার্থেজ ও বাবিলন প্রভৃতি বিধ্যাত ও অমর নগর ভাদের উল্লভির দিনেও যে ওঙ্কার ধামের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল, এমন মনে করবার মত প্রমাণ নেই!

কিন্তু গভীর জঙ্গল আর হিংস্র পশুদের কবলে এত যত্নে গড়া মন্দির আর রাজধানীকে নিক্ষেপ ক'রে কোথায় গেল সেই ভারতীয় রাজা, যোদ্ধা, সওদাগর আর শিল্পীর দল ? কোথায় গেল এই সাগরপারে প্রবাসী ভারতীয় সভ্যতা ? আজ্পকের বোবা ওঙ্কারধাম সে প্রশের কোন উত্তর দেয় না। কেবল মনে হয়, এই ঘণ্টাকয়েক আগে যারা এখান থেকে চ'লে গিয়েছে যে-কোন মূহুর্ত্তেই তারা আবার ফিরে এসে মন্দির আর নগর পুনরধিকার করতে পারে!

অবাক হয়ে অতীত-ভারতের এই ইতিহাস শুনতে শুনতে মাণিক পায়ে পায়ে এগিয়ে যাছে। সূর্য্য তখন সুদূর অরণ্যের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে—পশ্চিম-আকাশের মায়াপুরীর রঙিন কিরণমালা তখনো হলছে হাল্কা মেঘে মেঘে। ওকারধামের পদ্ম-ফোটা খালের ঝিল্মিলে জলে, বট আর নারিকেল-কুঞ্জের ভিড়ে ক্রমেই বেশী ক'রে জ'মে উঠছে আসন্ধ সন্ধার ঘনচছায়া!



रे<del>जार्थ. ५७८</del>९

বিভিন্ন দল বেঁধে ছোট ছোট মেঘের মত ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীরা আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে বাসার দিকে এবং তাদের কলধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে কাণে আসছে দ্রের মন্দির-গর্ভ ভেদ ক'রে আধুনিক বৌদ্ধ পুরোহিতদের গন্তীর মন্ত্র-ছন্দ! শুনলে আত্মা শিউরে ওঠে,—এ কি বিংশ শতাব্দীর কণ্ঠরব, না বহুযুগের ওপারে ব'সে ওক্ষারধামের গৌরবের দিনে একদিন যারা এখানে উদাত্ত স্বরে স্তবপাঠ করত, তারই স্থদীর্ঘ প্রতিধ্বনি আজও বেজে বেজে উঠছে মন্দিরের শিলায় শিলায়, অন্ধকারের রন্ধে রন্ধে ?

মাণিক হঠাং মুখ তুলে সবিশ্বয়ে দেখলে, তার স্থাপ্তই জেগে উঠেছে আশ্চর্য্য ও বিচিত্র এক নগর-তোরণ ! দেখেই সে চিনতে পারলে, কারণ এই বিখ্যাত তোরণের বহু চিত্র সে ইংরেজী কেতাবে এর আগেই দেখেছে ! কিন্তু এর আসল ভাবের কোন আভাস ছবিতে কেউ ফোটাতে পারে নি ।

খুব উচু সেই নগর-তোরণ, তার দ্বারপথ দিয়ে অনায়াসে বড় বড় হাতী আনাগোনা করতে পারে এবং তার উপরে জেগে রয়েছে চারিদিকে চারিটি বিরাট শিবের মুখ! এমন রহং শিবের মুখ মাণিক জীবনে কোনদিন দেখে নি!

ওন্ধারধামের একজন হিন্দু রাজা একখানি শিলালিপিতে এই নগরকে "প্রবলপরাক্রান্ত ও ভয়াবহ" ব'লে বর্ণনা ক'রে গেছেন। এখানকার হিন্দুরা জীবনধারণ করত তরবারির সাহায্যেই। তাদের স্থাপত্যেও প্রকাশ পেয়েছে সেই প্রচণ্ড ভাবই! কারণ বাহির থেকে ভিতরে চুকতে গেলেই শিবের যে প্রকাণ্ড মুখখানি দেখা যায়, তা ভয়ানক বটে,—সে যেন আগন্তককে বলতে চায়, সাবধান! পূর্বব ও পশ্চিমদিকের মুখহখানি যেন অনন্তের ধ্যানে আত্মহারা। এবং ভোরণের ভিতরদিক থেকে যে-মুখখানি নগরের দিকে তাকিয়ে আছে, তার ভিতর থেকে যেন আশীর্বাদ ও বরাভয়ের ভাব আবিদ্ধার করা যায়!

প্রলয়-কর্ত্তা শিবকে নগরারক্ষীরূপে নির্বাচন ক'রে ওঙ্কারধামবাসী ভারতীয়রা উচিতকার্য্যই করেছে। কারণ, বারে বারে তারা যখন দ্বিঞ্জিয়ে যাত্রা করত পৃথিবীর বৃক ভেসে
যেত তখন শোণিত-প্রবাহে! প্রলয়দেবতার প্রীতির জয়ে লক্ষ লক্ষ শক্রর প্রাণবলি দিয়ে
অবশেষে তারা নিজেরাও পাষাণ দেবতার পায়ে, আত্মদান ক'রে চির বিদায় নিয়ে গিয়েছে।
তাদের স্মৃতির শাশানে শেষ-পর্যাম্ভ আজ জেগে আছেন কালজ্যী এবং চির-একাকী
প্রলয়-দেবতাই।

অমলবাবু ভোরণের উপরদিকে শিবের ভয়াল মুখের পানে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে নমস্কার ক'রে বললেন, "হে মহাদেব, তুমি কেবল লয়কর্তা নও, স্মষ্টি করাও ভোমার কাজ! অবোধ

পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেক্রকুমার রায়

देखार्थ, ५७८४

প্রাণী আমরা, লোভে অন্ধ হয়ে তোমার আশ্রয়ে ছুটে এসেছি ব'লে আমাদের অপরাধ নিওনা প্রভু, আমাদের তুমি রক্ষা কোরো!"

মাণিক্ হেদে বললে, "এই পাথরে গড়া জড় দেবতার যদি রক্ষা করবার শক্তি থাকত, তাহ'লে ওঙ্কারধাম আজ শাশান হয়ে যেত না!"

অমলবাবু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, "মাণিকবাবু, তীর্থক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অমন কথা বলবেন না, এখনি সর্বনাশ হবে!"

মাণিক বললে, "সর্বনাশ যদি হয়, তাহ'লে ঐ পাথরের দেবভার জন্মে নিশ্চয়ই হবে না, আমাদের নিজেদের বৃদ্ধির ভূলেই হবে!"

মাণিকের মুখের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আসন্ন সন্ধ্যার কালি-মাথা স্তন্ধতাকে বিদীর্ণ ক'রে আচন্ধিতে জেগে উঠল একটা বন্দুকের শব্দ ও তীব্র আর্ত্তনাদ! তারপরেই আবার বন্দুকের শব্দ!

অমলবাবু ও মাণিকের সচকিত দৃষ্টি পরস্পরের মুখের দিকে ফিরল!

মাণিক ত্রস্ত স্বরে বললে, "শব্দগুলো এল বাংলোর দিক থেকে!" ব'লেই সে বেগে ডাক-বাংলোর দিকে ছুটে চলল—তার পিছনে অমলবাবু!

বাংলোর হাতার মধ্যে ঢুকেই দেখা গেল, স্থুন্দরবাবু খুব ব্যস্তভাবে একটা বন্দুক নিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন!

মাণিক ভাড়াভাড়ি স্থগোলে, "এখানে বন্দুক ছুঁড়লে কে ? আর্ত্তনাদ করলে কে ?" স্থন্দরবাবু বললেন, "আমিও ভোমাদের ঠিক ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করতে চাই ?"

- —"জয়ন্ত কোথায় ?"
- —"সে তো এইখানেই ঘোরাঘুরি করছিল!"

মাণিক চীৎকার ক'রে ডাকলে, "জয়স্ত ৷ জয়স্ত ৷"

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

মাণিক বললে, "স্ন্দরবাব্, আপনি ঐদিকে গিয়ে খুঁজুন! অমলবাব্, আপনি ঐদিকে বান! আমি এইদিকটা খুঁজে দেখি!"

ভিনন্ধনে তিনদিকে ছুট্ল। সন্ধ্যা তথনো মানুষের চোথ অন্ধ করবার মত অন্ধকার বৃষ্টি করেনি—শেষ পাখীর দল তথনো বাসায় ফিরছে! কিন্তু মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতের কণ্ঠ আর শোনা যাচ্ছেনা, নীরবতার মাঝখানে ছন্দ সৃষ্টি করছে কেবল ভরুপল্লবের দীর্ঘ্যাস!



रेजार्ब. २७८६

হঠাৎ স্থল্পরবাবুর ভীত কণ্ঠমর শোনা গেল—"মাণিক! অমলবাবু! এইদিকে, এইদিকে !"

মাণিক সেইদিকে ঝডের মতন ছুটে গিয়ে দেখলে, একটা গাছের তলায় সুন্দরবাব হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর হাতে রয়েছে একটা সোলার টুপী!

"কি স্থন্দরবাব, ডাকলেন কেন ?"

"হুম্, এ কী কাণ্ড! জয়ন্তের টুপী এখানে প'ড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছিল, কিন্তু জয়ন্ত কোথায় ?"

ততক্ষণে অমলবাবৃও আর একদিক দিয়ে ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ একজায়গায় থম্কে দাঁড়িয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "একি, এখানে এত রক্ত কেন ?"

মাণিক উদ্ভাস্থের মত আবার সেইদিকে দৌড়ে গেল! আড়ষ্ট চোখে চেয়ে দেখলে, সেথানকার মাটি রক্তে যেন ভেসে যাচেছ।

সে প্রায় অবরুদ্ধ স্বরে বললে, "এ কার রক্ত ?"

স্থুন্দরবাব বললেন, "কিন্তু জয়ন্ত কোথায় ?"

অমলবাবু মাথায় হাত দিয়ে ব'দে প'ড়ে বললেন, "মহাকালের অভিশাপ! মাণিক, ভোমার নাস্তিকভার ফল দেখ।"

ক্রমশঃ



# जिना सानी

1. 1

## রোয়িং প্রতিযোগিতাঃ

প্রায় একশত বছর আগে ইংলণ্ডের তুই বিখ্যাত বিশ্ববিত্বালয় অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের রোয়িং প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। আদ্ধ এই প্রতিযোগিতা ইংলণ্ডে একটি বৃহৎ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। রোয়িং এ "রু" পাওয়া সেখানকার ছাত্রদের সবচেয়ে বড় গৌরব। ভাল ছেলের চেয়ে নামজাদা উন্নত স্পোর্টস্ম্যানদের সন্মান আরো বেশী! প্রতি বছরই বিপুল জনতার উৎসাহের মাঝে তুই ভার্মিটির প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এবার অক্সফোর্ড ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ২০ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডে তুই লেংথ্ এ কেম্ব্রিজ্বকে পরাজিত করেন! গত বছরও অক্সফোর্ড বিজয়ী হয়েছিলেন! কিন্তু তার আগে ক্রমাগত ৭ বছর চ্যাম্পিয়ান হয়ে কেম্ব্রিজ্ব রোয়িং প্রতিযোগিতায় রেকর্ড ক'রে ছিলেন।

কেন্দ্রিজ ও অক্সফোর্ডের স্থায় কলিকাতা লেকে কলিকাতা বিশ্ববিচ্চালয়ের রোয়িং ক্লাব ও রেপ্নুন ভার্সিটির মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল। রোয়িং এ রেপ্নুন বিশেষ কৃতির দেখিয়েছেন। রেপ্নুনর নামজাদা প্রতিযোগীরা কলিকাতা 'ভার্সিটিকে পরাজিত করেছেন! কলিকাতা 'ভার্সিটি টীম আবার সেই পরাজ্যের শোধ নিয়েছেন কিন্তু ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেন নি! বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে রীভিমত শিক্ষা না পেলে 'ভার্সিটির প্রাণ্ডার্ড কখনও উন্নত হবে না! তা ছাড়া স্থানীয় কলেজের ছাত্রদের উৎসাহ ও উন্নম রোয়িং এর প্রতি ততথানি নেই! আশা করা যায়, অতি অক্লাদিনে 'ভার্সিটির রোয়িং বিভাগ আরো উন্নতি লাভ করবে এবং একদিন সন্তরণ ও ফুটবল খেলার স্থায় রোয়িংএ বাংলার ছেলেদের নাম ভারতের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে!

এদেশে রোয়িংএ সর্বশ্রেষ্ঠ টুর্ণামেন্ট হল ওয়েলিংডন টুর্ণামেন্ট। স্থানীয় ইউরোপিয়ান ক্লাব রেঙ্গুন 'ভার্সিটির কাছে হার স্বীকার করেন! ফাইস্থালে ছই ভারতীয় দল লেক ক্লাব ও রেঙ্গুন এক নত্ন রেকর্ড করলেন! প্রাণপণ চেষ্টা সবেও রেঙ্গুন স্থদক্ষ লেকক্লাবের দাঁড়বাহীদের কাছে পরাজিত হন!



ेषाष्ठे, ५७८९

# বাইটন হকি টুর্ণামেন্ট :--

এদেশে হকির সর্বশ্রেষ্ঠ টুর্ণামেন্ট বাইটন কাপ প্রতিযোগিতা। ভারতের বহু প্রদেশের নামজাদা দলগুলি প্রতি বছরই যোগদান করে থাকেন। ধ্যানচাঁদ রূপসিংহ ঝালি হিরোজ হয়ে এবার খেলতে না আসায় অনেকেই নিক্নংসাহ হন কিন্তু উচ্চাঙ্গের খেলার পরিচয় দিয়ে আলিগড় ভার্সিটি, বোদ্বাই কাষ্টমস্ ও লুসিটেনিয়া ক্রাড়ামাঠে চাঞ্চল্য আনেন ! প্রতিযোগিতার প্রথম মূথে স্থানীয় দলগুলি বাজে খেলে ভগ্নমনে বিদায় নেয়। কিন্তু বাইরের দলগুলিও



विक्री काष्ट्रेमन् पन ( इकि )

তেমন স্থলর খেলে ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দেয়নি! বাইটন টুর্গামেন্ট প্রমাণ করল, বাইরের দলের খেলার সেই চাকচিক্য ও ক্রীড়া চাতুর্য্য আর নেই! বেশীরভাগেই খেলোয়াড় 'গ্যাশারি গেম্' খেলে হাততালি পাবার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি! এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান টীমগুলি থ্ব উৎকৃষ্ট না খেল্লেও ভারতীয় দলকে হারিয়েছেন। টুর্গামেন্টে একমাত্র বোম্বাই কাষ্টমস্ ও লুসিটেনিয়া বাংলার হুই হুর্দান্ত টীম বি, এন, আর ও কাষ্টমস্এর কাছে সত্যিকার প্রতিদ্রম্বী



रेबार्ड, ३७८१

হয়ে ছিলেন! ফাইন্সালে কাষ্টমস্ বি, এন. আর কে পরাজিত করেন। এই নিয়ে কাষ্টমস্ তিনবার বি, এন, আর, কে সাক্ষাৎ করে এবং তিনবারই বি, এন, আর স্থল্ব খেলে এবং প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও চ্যাম্পিয়ান কাষ্টমসকে হারাতে সক্ষম হয় নি। ফাইন্সাল খেলার মাত্র তিন মিনিট আগে চতুর সিম্যান একটি গোল দেওয়ায় বি, এন, আর-এর সব আশা ভেঙ্গে বার। শুধু বাইটন বিজয়ী নয় কাষ্টমস্ আবার লীগ বিজয়ী হয়ে এক রেকর্ড করেছেন। প্রায় ১০ বার বাইটন ও লীগ বিজয়ী এবং কম করে ১৫ বার বাইটনে ফাইন্সালে উঠে কাষ্টমস্ ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ হকি টীম হিসেবে সম্মান পাছেনে!



কাইস্তাল খেলার প্রারম্ভে কাষ্টমন্ ও বি, এন, আর টিমের কাপ্তেনছর করমর্দ্ধন করিতেছেন

২রা মে হতে কলিকাতা ফুট বল লীগ আরম্ভ হয়েছে! ফুটবল সবচেয়ে বাংলার জন-প্রিয় খেলা। দল বার বছর আগেও বাঙ্গালীর বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মুশ্বকর খেলা অক্যান্ত প্রদেশের ঈর্বার জিনিব ছিল! রোভার্স ডুরাও ও অন্তান্ত বহু প্রতিযোগিতায় মোহনবাগান ইউবেঙ্গল, মহামেডানস্ ও এরিয়ালার কীর্ত্তি কলাপ কম নয়। একমাত্র ডুরাও ছাড়া এমন কোন টুর্ণামেন্ট নেই যে বাংলার দল জয়ী হয় নি। দুর জাভা ও সাউথ আমেরিকায় বাংলা



रेजार्घ. ३७८९

খেলোয়াড়রা বহু প্রশংসা অর্জন করেছেন। কিন্তু কিছুদিন হয় কলিকাতায় বাংলার ফুট্বলের ষ্টাণ্ডার্ড নিম্ন স্থানে এসে পৌছতে হঠাৎ বাইরের খেলোয়াড়রা কলকাতা মাঠ জুড়ে বসলেন! তার ফলে স্থানীয় টামের জুনিয়ার খেলোয়াড়দের—প্রতিভা থাকলেও কর্তৃপক্ষদের নজরে এলো না! তারপর ফুটবলে প্রফেশনাল হিড়িক আসতে একমাত্র মোহনবাগান টীম ছাড়া নামজাদা টীমগুলিতে তরুণ উন্নত বাঙ্গালী খেলোয়াড়রা আর স্থান পেল না। এবার প্রায় তিনশত খেলোয়াড় তাঁদের ক্লাব পরিবর্ত্তন করে নজুন ক্লাবে যোগদান করেছেন! বেশীর ভাগ খেলোয়াড় নামে এমেচার হলেও প্রফেশনাল—এ সত্য আই, এফ, এ জানেন। নানা রকম



কলিকাতা লীগের প্রথম থেলা কাষ্ট্রমন্ বনাম কালিঘাট ম্যাচে গোলকিপার জাডিচন একটি বল ধরছেন ! (খেলাটি ডু হয় )

প্রলোভন, ফন্দি ফিকির করে খেলোয়াড় আনিয়ে টীমগুলিকে দলের কর্ত্পক্ষরা পুষ্ট করেছেন সন্দেহ নাই কিন্তু এত উত্তেজনা উৎসাহের মাঝেও বিজ্ঞয় ভাছড়ী, অভিলাষ, ভায়ু, রাজেন সেন ও পরবর্ত্তী সময়ে গোষ্ট পাল, রবি গাঙ্গুলি, মনা দত্ত, পি, দাস, পি, সিংহা, মনি দাস, এস বোসের মত্তন একটিও শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় মাঠে আর দেখা যায় না! মোহনবাগান এবার সবচেয়ে পুষ্ট টীম হিসেবে গণ্য হবে! যদিও স্থদক্ষ গোলকিপার কে, দত্ত ও ব্যাক্তি, ঘোষকে হারিয়েছেন কিন্তু এরিয়ান্সের এন, ঘোষ, এস, দে, কালিঘাটের গোল



देखार्थ. ১७८४

কিপার এস, ব্যানার্চ্জি ও ভবানীপুরের ফায়েজ খাঁ কে পেয়েছেন। তা ছাড়া পত বছরের পুরোণো খেলোয়াড় যেমন এস, দত্ত, বিমল, ও প্রেমলাল ত আছেই। মহামেডানসও এবার উৎকৃষ্ট টীম নিয়ে মাঠে নামবেন। গত বহরের সব খেলোয়াড় যেমন, আব্বাস্, ন্রমহত্মদ সেলিম, রহিম খেলছেন। ভবানীপুর টীম গেল বছরের চেরে চের উরত হয়েছে! টীমে মানা গুঁই, ডি, লা টেউ, কে, প্রসাদ বিনয় সেন তারপর ছোনে মজুমনার লাগে চাকল্য আনবেই। ছখীবাব্র এরিয়াল্য টীম আবার নতুন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নামবে কিন্তু প্রবল প্রতিযোগিতার মাঝে কতদিন টিকে থাকবে বলা শক্ত। কালিঘাট এবার ও বাইরের ধার করা খেলোয়াড় গিয়ে মাঠে নামছে! ইউ-বেঙ্গলের দলে কে, দত্ত, জি, বোষ তা ছাড়া পুরোলো লক্ষ্মী নারায়ণ, মূরগেল ত আছেনই। কে, প্রসাদ কে হারিয়ে ফরোয়ার্ড লাইন একটু ছর্বন হবে তবে বাইরের খেলোয়াড় আসতে কতক্ষণ! মিলিটারী টীম গুলি গত বছরের চেয়ে ভাল করবে। নতুন অনেক খেলোয়াড় এবার সীনে ছান পেয়েছে! ক্যালকাটা এবার সম্পূর্ণ নতুন টীম বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ডালহৌসির ব্রাউটন খেললে ও ক্যালকাটা ফুটবলের সেই অসামান্ত সম্মান ফিরে পাওয়া শক্ত।বাকি কাইমস ও পুলিশ মাঝে মাঝে খেলায় ভাগ্যবিপর্যায় আনবেই। লীগ চ্যাম্পিয়ানসিপ্ নিয়ে এবারও মহামেডানের আপ্রাণ চেষ্টাকে বাধা দিতে পারেন থুব অল্প ললই আছে! তবে খেলার মাঠে ভাগ্য পরিবর্ত্তন হতে কতক্ষণ!





জাপান সম্প্রতি একটি ঘোষণা করেছে; সে বলেছে যে এতোদিন তার যে সমস্ত ডাকটিকিট বেরিয়েছে শিল্পের দিক থেকে সেগুলো তার মত শক্তিশালী জাতের উপযুক্ত হয়নি। তাই এবার থেকে এমন সমস্ত টিকিট বার করা হবে যেন তারা মহাশক্তিমান জাপানের মর্য্যাদার হানি না করে। এই উদ্দেশ্যে যে নতুন এক সেট টিকিট বেরোবে তাদের মধ্যে তৃতীয়খানি আশা করি এতদিনে বেরিয়ে থাকবে। এই টিকিটখানিতে যে ছবি থাকবে, ইতিহাসের দিক থেকে তার কিছু দাম আছে সত্যি। এর ছবিখানি হচ্ছে একটি পুরোনো জাপানী সওদাগরী জাহাজের, যে ধরণের জাহাজ বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্মে ভার পেয়েছিলো। ষ্ট্যাম্পটি তাদের আশা অনুযায়ী দাঁড়াবে কিনা এখন ঠিক বলতে পারা যায়না। কারণ, ইউরোপের মতে জাপানের টিকিট তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। আমার বোধ হয়, এই নতুন সেটের টিকিটগুলো ছাড়া জাপানের আগেকার ডাকটিকিট তোমাদের বিশেষ প্রিয় নয়।

এবারে, আয়ার (আয়ারল্যাণ্ড)এর কথা। এখানকার নতুন শাসন-ব্যবস্থা গ্রহণের 
য়রণার্থে তথানি ডাকটিকিট ছাপা হবে স্থির হয়েছে। ছটি টিকিটই আকারে একটু লম্বা
ধরণের হবে ? আর তাদের ছবিখানি হবে একটি রূপক। ছবিখানি এইরকমের হবে ঃ
একটি মেয়ে বসে একখানি খোলা বই নিয়ে পড়চে, সেই বইয়ের পাতায় আছে নতুন
শাসনব্যবস্থার গোড়ার কথাগুলো। তার ডান হাতে রয়েছে 'হার্প' (ও দেশী বাজনা)—
আইরীশ সভ্যতার প্রতীক্ হিসেবে। ছবিখানির ভেতর আরো একটি জিনিষ আছে যা লক্ষ্য
এড়ায়না। সেটি হচ্ছে, যার ওপর খোলা বইখানি রয়েছে সেখানে—আল্টার, মান্টার,
লিন্টার আর কনট্ এই চারটি আইরীশ প্রদেশের অস্ত্র চিহ্ন আঁকা। এই শেযোক্ত অংশটি
দেওয়া হয়েছে উত্তর আয়ারেকে (আল্টার) ডাবলিনের অনুশাসনে আসবার জ্বেছ। এই
ছবিটি দেখে আল্টার হয়ত রেগে উঠবে। ১৯২২ সালে 'ফ্রী ট্রেট একখানি মানচিত্রের ছবি



देनार्घ, ३७८९

ডাকটিকিটে বার করায় আল্টার ভীষণভাবে ক্রুত্ব হয়ে উঠেছিলে। সেই ছবিটিতে ছিলো গোটা আয়ারল্যাণ্ডের মানচিত্র; তাতে ছটা কাউন্টি আর ফ্রীষ্টেটের মাঝখানে কোন রেখা টানা ছিলনা।

নতুন ভারতীয় ষ্ট্যাম্প বৃটেনের বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বেশীর ভাগ সমালোচকই স্বীকার করেছেন যে মাঝারি দামের ডাকটিকিটের ছবিগুলো ভাবের দিক থেকে নতুন না হলেও উপযুক্ত আর দেখবার মতনও জিনিষ হয়েছে। ছবিগুলোর বিষয় এমনভাবে নির্বাচিত হয়েছে যাতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থে কারও ঘা না লাগে। ছবিগুলোর বিষয়বস্তু হচ্ছে, ভারতবর্ধে ডাক বিলি করবার নানা রকমের ব্যবস্থা, তার ইতিহাস নিয়ে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে সমস্ত করোনেশন ষ্ট্যাম্প বেরিয়েছিলো, গত ১২ই আগষ্ট তারিথে ওথানকার সব পোষ্ট অফিস থেকে তাদের বিক্রী বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়েছে।

গত বছর ডাকটিকিট ব্যবসার দিক থেকে অত্যস্ত উল্লেখযোগ্য ফলপ্রস্থ হয়েছে—লগুনের ডাকটিকিট ব্যবসায়ীরা সকলেই একথা স্বীকার করছে। তারা আরও বল্ছে যে এর প্রধান কারণ হলো করোনেশন ষ্ট্রাম্প। এইসব করোনেশনের সময়কার প্রকাশিত ডাকটিকিট হাজার হাজার লোকের মনে। টিকিট-জমানোর নেশা চুকিয়েছে আর এটা যাদের পুরোণো 'হবি' তাদের তো কথাই নেই। এই সব টিকিটের বহুল প্রচার হওয়াতে ডাকটিকিট জমানোর শিক্ষাপ্রদ দিকটা যে বেড়ে গেছে একথা আজ অনেক দেশই স্বীকার করছে।

'ফিলেট্লি' যে বাস্তবিকই দিনের পর দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠ্ছে এ-কথা এখন স্বাইকে মানতেই হবে।





# প্রীপ্পেঘেন্দ্র ঘির

# [ পূর্বব প্রকাশিতের পর ]

কোন দিন যারা কেউ কাউকে আর ফিরে দেখতে পাওয়ার আশা করেনি, পরস্পরের বেঁচে থাকা সম্বন্ধেও যারা হতাশ হয়ে গিয়েছিল, পৃথিবীর বাইরে আর এক প্রাহে অন্তুত অবিশ্বাস্থ ঘটনাচক্রে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাদের মিলন হওয়া যে কিরকম তীত্র আনন্দের ব্যাপার তা ভাষায় বলে বোঝান অসম্ভব। সমর ও অজয় পরস্পরকে সাগ্রহে জড়িয়ে ধরলে; অমন যে ভারিকী গুরু গস্তীর ডাঃ ক্রল তিনি পর্যান্ত নিজের সমস্ত গান্তীর্য্য ভূলে সমরের হাত ধরে এমন ঝাঁকুনি দিলেন যে তার প্রায় নড়া ছিঁড়ে যাবার উপক্রম!

কিন্তু এ আনন্দের উচ্ছাস যত তীব্রই হোক বেশীকণ স্থায়ী হতে পারে না। সামনে তাদের অনেক কাজ; অনেক কিছু জরুরী কথা তাদের আলোচনা করবার ও জ্ঞানবার রয়েছে। আনন্দের উচ্ছাসে মেতে থাকবার তাদের সময় কই।

সমরই প্রথম উচ্ছাস কাটিয়ে উঠে জিজেস করলে—"কিন্তু তোমরা এখানে এলে কোথা থেকে! ষ্টাইন কোথায় ?"



অজয় হেসে বল্লে,—"সে প্রশ্নটা ত আমাদেরই করবার কথা। যাই হোক ওই একটা নয় আরো অনেক কিছু প্রশ্ন করবার আছে আমাদের পরস্পারের! হাউই জাহাজে ধীরে সুস্থে বলে সব বলা যাবে! আপাভত: যে জানোয়ারটির জত্যে আমাদের হঠাৎ এভাবে মিলন হয়ে গেল সেটিকে একট পরীকা করে আসা যাক!"

ু 'সে ত কাল সকালেই হতে পাৱে!'—সমর বল্লে।

ডাঃ ব্রুল হাসলেন—"আপনি ভূলে যাচ্ছেন যে এটা পৃথিবী নয়; এখানে একবার সকাল হতে পৃথিবীর গোটা হপ্তা কেটে যাবে। ততক্ষণে এই জানোয়ারটিকে ভালো করে পরীকা করবার স্থবিধে হয়ত আর থাকবে না। বুধ গ্রহের অনেক রহস্ত হয় ত এই জানোরারটির দ্বারা মীমাংসা হতে পারে।"

এরপর সমর আর আপত্তি করলে না। তারা সকলে মিলে এবার বিশাল অতিকায় জানোয়ারটি যেখানে পড়েছিল সেদিকে এগিয়ে এল। তীত্র সার্চ্চলাইটের আলোয় জায়গাটা আলোকিত হয়ে আছে—জানোয়ারটিকে ভালো করে দেখবার কোন অস্থবিধা নেই। জানোয়ারটিকে কাছে থেকে ভালো করে পরীক্ষা করে তার বিশাল আকার ও বিদ্ ঘুটে চেহারায় সমর ও অজয় আশ্চর্যা হল মাত্র। তাদের কাছে জানোয়ারটা অনেকটা গণ্ডারের বেয়াড়া সংস্করণ বলেই মনে হল। কিন্তু ডাঃ ক্রল রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন দেখা গেল।

জানোয়ারটি দেখা শেষ করে হাউই জাহাজে ফিরে বিশ্রাম করতে বসা পর্যান্ত তাঁর মূখে আর অস্ত কথা নেই। সমর ততক্ষণে কিছু খেয়ে দেয়ে সুস্থ হয়ে অজয়দের সব কথা জানবার জক্ষে বাাকুল হয়ে উঠেছে, কিন্তু ডাঃ ক্রল তখন ও তাঁর 'থিওরি' নিয়ে মন্ত। উত্তেজিত ভাবে তিনি তখন বোঝাচ্ছেন—"এবার বৃঝতে পারছেন আমরা কোথায় এসেছি! দশ কোটি বছর আগোকার পৃথিবীর সেই—সুদ্র অতীত যুগে আমরা পেছিয়ে চলে গেছি ভাবতে পারেন! এখনকার বৃধগ্রহ আর সেলোজেহক যুগের সেই সরীস্থপের একাধিপত্যের সময়কার পৃথিবী প্রায় এক। বৃধ প্রহের ঘন মেঘে ঢাকা আকাশ, এখানকার গাছ পালা দেখে আমার বোড়াতেই এই সন্দেহ হয়েছিল। এই মাত্র যে জানোয়ারটি দেখে এলাম তাতে একেবারে আকাট্টা প্রমাণ পেয়ে গেলাম। জানোয়ারটিকে নিশ্চয় গণ্ডারের মত বলে আপনাদের মনে হয়েছে, কিছু গণ্ডারের সঙ্গে কোন সুদ্র সম্পর্ক ওর নেই। গণ্ডার হ'ল স্করপায়ী জীব, আর এ হ'ল ক্রীক্রপা—ভিমের খোলস ভেঙে সাপ গিরগিটি কুমীরের মত এদের জন্ম হয়়। পৃথিবীতে মনোক্রোকারীস বলে ঠিক এই রকম চেহারার এক রকম জানোয়ার সে যুগে ছিল। তারা



े8०८ हास्ट्र

নিরীহ নিরামিযাশী, সেকালের জঙ্গলে চরে থেত। তাদের ছ্ষমন ছিল হিংশ্র অস্থাস্থ সব ভাইনসর।' তথন পৃথিবীতে যা ঘটত আজ বৃধগ্রহৈ তাই আবার নতুন করে ঘটতে আমরা দেখলাম। পৃথিবীর টিরানোসোরাম জাতীয় কোন হিংশ্র প্রাণী এ বেচারীকে আক্রমণ করে সেরে ফেলেছিল। সমরের বৈত্যতিক পিস্তলের আওয়াজে ভয় পেয়ে খাওয়া না শেষ করেই তা'কে পালাতে হয়েছে। স্কুতরাং দেখা যাচ্ছে পৃথিবী আর বৃধগ্রহ প্রায় এক ধারাতেই চলেছে, একটি এপিয়ে আর একটি পিছিয়ে। পৃথিবীর সঙ্গে বৃধের তফাং কিছু আছে, সে কিন্তু খুঁটি নাটিতে, মোটের ওপর মিলই বেশী। এখানে নেসোজোইক যুগের সেই সরীম্প। সেই মেঘে ঢাকা ভাপ্সা আবহাওয়া সেই অতিকায় শ্যাওলা জাতের গাছ……"

সমর বাধা দিয়ে বল্লে—"খ্যাওলা জাতের গাছ আবার কোথায়! এখানে ত আাল্জি জাতের অন্তুত লতা!

ডা: ক্রল হেসে বল্লেন—আপনি শুধু এই উচু টিলাটাই দেখেছেন, এখানে শ্রাওলা জাতের গাছ এখনে। উঠতে পারেনি, কিন্তু নীচের সমতল জলা জায়গায় শ্রাওলা জাতের বিশাল গাছেরই প্রাধান্ত। পৃথিবীর সঙ্গে এইখানে অবশ্য বুধের তফাং। সরীম্পদের দোর্দিন্ত প্রতাপের দিনে পৃথিবীতে শ্রাওলা জাতের গাছ প্রায় হটে গেছল, ফার্ণ আর ঝাউ জাতীয় গাছই তখন চলতি ফুল ফোটান গাছ ও দেখা দিয়েছে কিন্তু এখানে কি কারণে বলা যায় না উদ্ভিদ জগং একট্ পিছিয়ে আছে! এমন ও হতে পারে, এগিয়ে গিয়েও কোন প্রাকৃতিক কারণে আবার তাকে পিছোতে হয়েছে।"

সমর আবার বাধা দিয়ে বল্লে—আপনি তাহলে এই বলতে চান যে বৃধ গ্রহের এখন পৃথিবীর তুলনায় শৈশব চলছে। এখানকার প্রাণী জগং আপনারমতে সরীস্থপের চেয়ে উঁচু ধাপে উঠেনি।"

ডাঃ ব্রুল গম্ভীর ভাবে বল্লেন—ওটা অসম্ভব বলেই আমি মনে করি।"

সমর একটু উত্তেজনার সঙ্গে বল্লে—কিন্ত কোন সরীস্থপ কি আগুন আলবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারে। আর যদি তা পারে তাহলে আপনি কি তাকে বৃদ্ধিমান উচু শ্রেণী জীব বলে ধরবেন না!"

ডা: ক্রন্স ও অন্ধয় ত্ত্বনেই একসঙ্গে সবিশ্বয়ে সমরের দিকে তাকাল। ডা: ক্রন্সই জিজ্ঞাসা করলেন—"আগুন খালতে পারে! এখানকার কোন্ প্রাণীকে আগুন খালতে আবার দেশলেন!"



टेब्स्के, ५५७६

"কোন্ প্রাণী কোলেছে আমি জানি না কিন্তু আগুন আমি দেখেছি। সে আগুন আলেয়ার মত আপনা থেকেও খলেনি।"—বলে সমর হাউই জাহাজের ওপর থেকে যা দেখেছিল তা বর্ণনা করলে। অজয় ও ডাঃ ক্রল এতক্ষণ মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিলেন। সমরের কথা শেষ হতেই ছজনে হেসে ফেল্লেন।

অঙ্গ পরিহাসের স্বরে বল্লে—"তুমি বুদ্ধিমান সভ্য প্রাণীই দেখেছ তাহলে !"

সাট্টার স্থরে সমর একট্ খুন্ন হয়ে জোরের সঙ্গে বল্লে,—"নিশ্চয়ই দেখেছি। আগুন কি যে সে প্রাণী স্বালতে পারে!"

অক্তয় হেসে বল্লে—"আমরাও ত তাই বলছি।তুমি যে বুদ্ধিমান সভ্য প্রাণী দেখেছ সে বৃধ গ্রাহের নয়, পৃথিবীর। অর্থাৎ তুমি যে আলো দেখেছ সে আমাদের ছালা আগুনের আলো।"

"তোমাদের! তোমরা কি করছিলে ওথানে!"

"আমরা ওইখানেই নেমেছিলাম এবং হাউই জাহাজ খুঁজতে বেরুবার সময় জায়গাটা দূর থেকে চেনবার প্রবিধের জন্মে আগুন জেলে রেখে এসেছিলাম।"

সমর এবার তাদের হাসিতে যোগ দিয়ে বল্লে,—"আসল রহস্যটা পরিষ্কার করে দিলেই ত সব গোল চুকে যায়। তোমরা হাউই জাহাজ থেকে কোথায় গেলে, এই অসীম শৃত্য কেমন করে পার হয়ে এই গ্রহেই আমাদের সঙ্গে এসে পৌছোলে সেই কথাই ত জানবার জত্যে উদ্গ্রীব হয়ে আছি। প্রথম যখন বেতারে তোমাদের সাড়া পেলাম তখন ত তোমরা হাউই জাহাজের বাইরে অকুল শৃত্যে ভাসছ। আমার ধারণা হয়েছিল যে লাইফ্-বোটের মত কোন ক্ষ্দে হাউই-বোটে তোমাদের জোর করে চাপিয়ে প্রাইন ছেড়ে দিয়েছিল।"

অজয় বল্লে,—''ভোমার ধারণা ভূল নয়। ষ্টাইনের কৌশলে প্রথমে ডাঃ ক্রলকে পেছন থেকে আক্রমণ করে কাবু করে। তার পর আমার ঘুমন্ত অবস্থাভেই আমাদের কামরা থেকে আমায় কোন উপায়ে অজ্ঞান করে ডাঃ ক্রলের সঙ্গে জাহাজের হাউই-বোটে ভূলে দিয়ে সে বোটটি ছেড়ে দেয় অকূল শৃত্যে। ভোমায় সে সাহায্যের একজন লোক দরকার বলেই রেহাই দিয়েছিল। আমাদের ইচ্ছে করলে সে অনায়াসে প্রাণে মারতে পারত, দয়া করে যে মারেনি ভা নয়; মারেনি ভঙ্গু তার নিষ্ঠুরতা চরিভার্থ করবার জত্যে। হাউই-বোটটি অকূল শৃত্যে ক্লেন কাজেরই নয়। বুধে নামবার পর সামান্ত এক ছ'হাজার মাইল যাতায়াতের জন্ম ওটিকে জাহাজে নেওয়া হয়েছিল। সেই কথা জেনেই তিল ভিল করে অকূল শৃত্যে



ेखाई. ३७८९

ভাসতে ভাসতে আমরা মরব এইটুকু মনে মনে উপভোগ করবার জন্মেই সেও কাজ করেছিল।"

অজয় থামতেই সমর অধীর আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে—"কিন্তু তবু তোমরা রক্ষা পেলে কি করে! যা দেখছি তাতে তোমরা ত প্রায় আমাদের সঙ্গে সংস্কৃই বুধ গ্রহে এসে পৌছেছ, এসন কি আমাদের কাছাকাছিই এসে নেমেছ। এ কি করে সম্ভব হল! আমাদের সঙ্গে এই অসীম দূরত্ব এই হাউইবোটে কি করে তোমরা পার হলে ?

অজয় হেসে বল্লে,—"পার হলাম তোমাদের হাউই জাহাজের অন্তগ্রহে আর স্ষ্টির অমোঘ আইনে।

সমর বিরক্ত হয়ে বল্লে,—'এ সময়ে হেঁয়ালী ভাল লাগছে না, সোজা করে বল যা বলবে।'

'সোজা করেই বলেছি। তোমাদের হাউই জাহাজ আমাদের নিয়ে এসেছে। এমন করে যে, নিয়ে আসবে তা আমরা ভাবতেই পারনি।' তার মানে,—যে শৃত্যে আমরা চলেছিলাম সেখানে কোন গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ ছিল না তোমার বোধ হয় মনে আছে। কিন্তু সত্যিই সেটা মাধ্যাকর্ষণহীন জায়গা নয়। পদার্থ বিভায় বলে জ্ঞানত যে প্রত্যেক বস্তু প্রত্যেক বস্তুকে টানে। ওপর থেকে একটা ইট মাটিতে ফেল্লে, পৃথিবী যেমন ইটকে টানে ইটও তেমনি পৃথিবীকে টানে। শুধু পৃথিবীর টান অনেক বেশী বলে ইটের টানের কোন পরিচয় কেউ পায় না।

মাধ্যাকর্ষণ-হীন মহাশৃত্যে সেই নিয়মেই তোমাদের বিশাল হাউই জাহাজ আমাদের ছোট লাইট বোটকে টেনেছে। সেধানে অহ্য কোন আকর্ষণ না থাকায় ভোমাদের জাহাজের টানটাই বড় হয়ে উঠেছে। ভোমাদের হাউই বোটের টানটুকু যথাসম্ভব কাজে লাগিয়ে ভার সঙ্গে হাউই বোটের সামাহ্য শক্তি প্রয়োজন মত ব্যবহার করে আমরা অনায়াসে ভোমাদের পিছুলেগে থাকতে পেরেছি। অবশ্য গোড়াভেই ডাঃ ক্রলের পর্যান্ত এ সম্ভাবনার কথাটা মনে হয়নি। আমরা তখন মরণ নিশ্চিত জেনে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি। তারই মধ্যে এক সময়ে হাউই জাহাজটি লক্ষ্য করতে গিয়ে আমি দেখি যে আমাদের ছাড়িয়ে যতদূর তার চলে যাওয়া উচিত ছিল তা সে যায় নি। কেমন করে এ অস্কৃত ব্যাপার সম্ভব হ'ল ডাঃ ক্রলের সঙ্গে তাই আলোচনা করতে করতে হঠাং উনি আসল রহস্যটা ধরে ফেল্লেন। তারপর সামান্ত একটু হাওয়ার অভাব ছাড়া আর বিশেষ কোন ত্রভাবনার কারণ আমাদের ঘটেনি। এমন কি প্রে আসতে আসতেই কি ভাবে হাউই জাহাজ আমরা দখল করব তাও আমরা

পৃথিবী ছাড়িয়ে ত্রীপ্রেমেক্স মিত্র



टेबाई, ১७८९

ভেবে চিস্তে রেখেছিলাম। বুধ গ্রাহের হাওয়া বিষাক্ত হলে অবশ্য এখানে পৌছেও আমরা রক্ষা পেতাম না। কারণ হাউই বোটে হাওয়ার মুখোস নেই! কিন্তু সেখানে দৈব আমাদের সহায় হয়েছে।

সমর এতক্ষণ প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে অজয়ের কথা শুনছিল; এইবার সবিস্ময়ে বল্লে,— 'হাউই জাহাজ কোথায় নেমেছে তোমরা তা হলে লক্ষ্য করে রেখেছিলে!'

ডাঃ ক্রল হেসে বল্লেন,—"নিশ্চয়ই, নইলে এই বিশাল গ্রহে কোথায় খুঁজে বেড়াতুম।" "কিন্তু ষ্টাইন যদি জাথাজে থাকত ?"

অজয় কি বলতে গিয়ে চমকে থেমে গেল। সমস্ত হাউই জাহাজটা হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে কেঁপে উঠেছে। মুহুর্ত্তের মধ্যে সে কাঁপুনি ভয়ঙ্কর ঝাঁকুনি হয়ে উঠল। কোন বিশাল দানবীয় শক্তি যেন এই বিরাট জাহাজকে খেলাঘরের খেলনার মত অনায়াসে নাড়াচ্ছে। কামরার জিনিষ পত্র সমেত সবাই যে যার আসন থেকে ছিটকে পড়ল। ডাঃ ক্রল সবার প্রথম উঠে কন্ট্রোল রুমের দিকে ছুটতে ছুটতে বল্লেন—ভূমিকম্পা, ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পা—এখুনি জাহাজ শৃন্যে ওঠাতে না পারলে চুরমার হয়ে যাবে সব!

ক্রমশঃ





#### রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন,

সেদিন রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকার নাম লেখা খাতাটা খুলে আমার টেবিলের ওপর পড়েছিল, অন্যমনস্কভাবে তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ কি ভালো যে লাগল কি বলব। সামান্য একটা নীরস কালীর আঁচড় কাটা খাতা আমার কাছে জীবন্ত হয়ে উঠল। কাগজের পাতা নয় সে যেন বাংলা দেশ এবং বাংলা দেশ ছাড়িয়ে বিশাল ভারতবর্ষ আমার সামনে মেলা। শুকনো নামের অক্ষর আর গ্রাহক নম্বর নয়, সত্যি করে তোমাদেরই আমি দেখলাম; যেন পরিচয় হল তোমাদের সঙ্গে, এই কলকাতার রাস্তায় রাস্তায়, বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, বাংলাদেশ ছাড়িয়ে দিল্লী, লাহোর, বোমে, কত সহরে সহরে, স্থানুর সাগর পার হয়ে রেজুন মান্দালে, বাটাভিয়ায়।কোথায় নাতোমরা আছ! মানচিত্রতে যেখানে খুশী আঙ্গুল দিলে বোধহয় তোমাদের একজনকে ছোঁয়া যায়; মৈমনসিং জলপাইগুড়ি সিমলা মূলতান ইন্দোর শ্রীরঙ্গপট্টম...এগুলো আর আমার কাছে জায়গার নাম মাত্র নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী কিছু; এসব নামের সঙ্গে এখন তোমরা জড়িয়ে আছ। দেখলাম হয়ত লয়ালপুর কি লোহজঙ্গ, ত্বরাজপুর কি ডিক্রগড় সমনি মনে পড়ে গেল সেখানে ত অমলা কি অসিত, কমল কি করুণার বাড়ি!

সত্যি কি মজার কথা বলত ! এত দূর দূরাস্তরে ছড়িয়ে থেকেও রংমশালের ভেতর দিয়ে আমাদের সকলের মধ্যে যোগাযোগ আছে ভাবতে ভালো লাগে না কি ! সাক্ষাৎ দেখাশুনা আমাদের হয়ত সকলের হয় না, হওয়া সম্ভবও নয় । কিন্তু ভাতে কি আসে যায়, রংমশালের মধ্যে আমাদের মেলা বসে মনে মনে । রংপুরের রাম্ম আর ঝাঁঝার ঝরণা সবাই এর সেখানে মেলা মেশা । এই মিলনের ভিৎ মজবুত করবার জন্যেই, সকলের মধ্যে অস্পষ্ট যে মিল আছে তাকে স্পষ্ট রূপ দেবার জন্যেই আমাদের 'রংমশাল দল।'

মজার কথা বল্লাম এবার সামান্য একটু মুস্কিলের কথাও বলি। সে মুস্কিল তোমাদের সম্পাদক মশাই-এর। এখানে রোদে পোড়া রুক্ষ আকাশ এই সবে কালো মেঘে কোমল মধুর হয়ে এসেছে। ঝিমোন আলোয় স্থিপ্ধ স্থানুর মাঠের ওপার থেকে বৃষ্টি আসছে বিহ্যুতের নিশান উড়িয়ে আনন্দের হুলার ছেড়ে, স্কুলের ম্যাচ জেতা ছেলের দলের মত; কিন্তু এসব কথা লিখতে গিয়ে হঠাৎ মনে হ'ল তোমাদের স্বাইকার কি এ কথা ভাল লাগবে! তোমাদের কেউ হয়ত আজ এমন দেশে যেখানে আকাশ এমন রোদে পুড়ে খাক্ হয় নি। প্রথম বৃষ্টি এমন আশী-র্বাদের মত যেখানে মনে হয় না।

কিন্তু তবু ভাল লাগবে নাই বা কেন! যেখানেই যাও তোমরা আসলে বাংলা দেশের। এদেশের প্রথম মেঘের মোহ দূরদূরাস্তরেও তোমাদের মনে কি না লেগে পারে!

> ্তামাদের— সম্পাদক মশাই।



পরিচালিকা—দিদি ভাই

আমার আদরের ও স্লেহের ভাই বোনেরা—

যে রকম দেখছি তাতে তোমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠবো না, চিঠির স্রোতে আমায় ভাসিয়ে দেবার জোগাড় করেছ—এ স্রোতের মাঝে তোমাদের তরুণ মনের অরুণ ছোঁয়া রয়েছে, আর রয়েছে নিত্য উচ্ছ্বসিত স্থন্দর প্রাণের আনন্দ কলব্দনি—আমি আনন্দ পাচ্ছি সে কলব্দনি শুনে। সবায়ের চিঠির উত্তর আমি সব সময় দিতে পারিনা—রাগ করোনা। এবার ভাবছি ভোমাদের সম্পাদক ও পরিচালকমশাইকে ব'লে রংমশালের অক্যান্ত বিভাগগুলো তুলে তোমাদের সকলের উত্তরের ব্যবস্থা করতে হবে—না হলে তো আমার উপায় নেই! এত রাগ আর অভিমান আমার উপার ক্ষমা হয়ে আছে, তোমাদের অভিমান বাঙ্গলালী হয়ে উঠবে এ বিশ্বাস আমার আছে। আশাকরি, রংমশালের আলোতে তোমরা পরম্পর পরম্পরকে চিনে ক্ষমিতে পারবে।

তোমাদের গ্রাহক নম্বর অনেকে জানাওনি—এবার থেকে প্রত্যেক চিঠিতে গ্রাহকনম্বর ও ঠিকান। লিশবে—নাহ'লে ভ্রমানক অস্কবিধা হয়।

এবার চিঠির ঝাঁপি খুলছি॥

আমার আদরের ও স্নেহের ভাই বোনেরা—

কুমারী সাধনা সেনগুপ্তা ( আমেদাবাদ ) গ্রাহিকা ১০১৮

পুতৃল। তোমার চিঠিটা অনেকদিন পেলেও উত্তরটা বড় দেরীতে যাচ্ছে তার জন্ম দুংখ করোনা কারণ তো তোমরা জান। তুমি লিখেছ—আমার চেয়ে হাজার মাইল দূরে থাক—কিন্তু তোমাদের রংমশাল এরকম অনেক হাজার মাইল দূর থেকে তোমাদের টেনে দিদিভাই-এর কাছে এনে দেবে। তোমার



পনেরে। বছর বয়দ—ম্যাট্রিক পড়ছ, হবি হচ্ছে কবিতা লেখা, ছবি আঁকা—গান শেখা ও এক্সাজ বাজান— এওলো জেনে নিলাম যখন তখন লেখনী বন্ধু পেয়ে যাচ্ছ শীল্পই জেনো।

#### অজিতকুমার মুখোপাধাায় (ভবানীপুর) গ্রাঃ ৭৩৪

অনেকদিন থেকে যদি আলাপ করতে ইচ্ছা ছিল তবে এতদিন চিঠি লেখনি কেন ভাই ? আমি খুব রাগ করেছি কিন্তু। হাঁা, মাকে বলো সত্যিই তিনি একটী মেয়ে পেয়েছেন—আর তুমি পেয়েছে দিদি। তোমার হবি, বয়দ, জন্মতারিথ প্রস্তৃতি লিখো, না হলে কেনন করে 'বন্ধু' নেবে ? তুমি বেশতো চিঠি লিখতে পারো।

#### কামাখ্যাচন্দ্র বল ( ডালটনগঞ্জ ) গ্রাঃ ৮০৩

মাথন! তোমাদের চিঠি আমি অনেকদিন আগে পেয়েছি তা তোমরা জান। 'তুমি' বল্লে আমি মোটেই রাগ করিনা বরং খুদী হই। তোমার ১৬ বছর বয়দ, মাট্রিক পড়ো আর ভিটেকটিভ ও য়াড্ভেঞ্চার বই পড়তে ভালবাদো। বেশতো লেখনী বন্ধু হবে।

#### গৌরাঙ্গ চৌধুরী (পাটনা) গ্রাঃ ৬৭০

দিনিভাই-এর কথায় রাগ না করে—ঠিক মত বুঝতে পেরেছ এজন্ম আমার খুব আনন্দ হচ্ছে। লেখনী বন্ধু এইবার স্বাইকে দিতে আরম্ভ করছি যাতে শীঘ্রই তোমাদের চিঠিতে থাকবে তোমরা বন্ধ পেয়ে গেছ।

#### ক্ষিতীন্দ্রনাথ রায় ( কুড়িগ্রাম ) গ্রাঃ ৭৬০

তোমার চিঠিটা ভারী চমংকার, উপদেশ বলে নিইনি ভাই—যা বলেছ তাই যেন হয়—স্থামার পরম স্লেহের ভাইবোনগুলিকে যেন আনন্দ দিতে পারি। তোমার হবি ফ্রি ক্যাটলগ বই ও নমুনা আনান আর ব্যাভ্ভেঞ্চার ও ডিটেকটিভ বই পড়া ? জেনে যখন নিলাম তখন বন্ধুও পাছে।

#### কল্পনা ও অঞ্চলি আচার্য্য ( নাগপুর ) গ্রাঃ ৮৩৩

খুকু ও বাণী! তোমাদের চিঠি ভাই অনেকদিন পড়ে আছে—কি করি বল দিত্ ? তোমর। অভিমান করোনা। তোমার নালিশ অনেকদিন হয়ে গেছে সেজগু সেটা আর খাটবে না, তাছাড়া ভাইবোনের
মতামত বিভিন্ন হয়েছে—তার আর নালিশ কি হবে ভাই ? তোমাদের হবি যে দেখছি অনেক, দেখ দেখি
ঠিক হচ্ছে কিনা—মাসিক পত্রিকা, হাসির বই পড়া, ব্যাডমিন্টন খেলা, নতুন রেকর্ড কেনা, ভূতের গল্প পড়া,
পশু পক্ষী পোষা, গল্প লেখা ? কল্পনার বয়স বোলো আর অঞ্চলির চোদ্দ, ছ্জনে ক্লাস VII এ
পড়ো; এইতো?

#### প্রতিভা রায় (জামসেদপুর ) গ্রা: ৮৬১

তোমার বড় জ:খ—তুমিই বড় বলে ? দিনি বলে কাকেও ডাকতে পাওনা—দেখ এসব ছ:খ আর রইল না তো ? তুমি ডিটেক্টিভ য়াঙ্ভেকার, জীবনী ও পৌরাণিক বই পড়তে ভালবাস কিছ রংমশালের মত কোনও বই ভাল লাগে না—একথা শুনে খুব ভাল লাগলো। শীন্ত—লেখনী বদ্ধু দেব।



## বকুলসেন ( দিনাজপুর ) গ্রাহক ৯৮৯

তোমরা প্রথম চিঠি এত দেরী করে দিয়েছ যার জন্ম আমি ভয়ানক রাগ করছি—এরকম করলে মনে হবে তোমরা তোমাদের দিদিভাইকে ভালবাস না। আমার কথা প্রায়ই ভাবো আর আমায় আবিদ্ধার করতে পেরেছ ? সত্যি ? বেশ খুব ভাল। রংমশালের জন্য তোমার কত ভাইবোন হলো আর তো দিদির অভাব থাকলো না—ত্বংথ করোনা। সবাই লিথছে 'লেখনী বন্ধু' চাই আর তুমি লিথেছ চাইনা—এ একটা বেশ নতুনত্ব ভাই। তুমি গাল স স্থলে VIIএ পড়ো, বয়স তেরো ? ওরে বাবা মন্ত বড় লোক, বয়সের গাছ পাথর নেই দেখছি

তৈয়েবর রহমান ( বাগের হাট ) গ্রাঃ ৯৯৭

তোমাদের অভাব দূর হয়েছে জেনে স্থপী হলাম। তুমি ক্লাস IXএ পড়ে। বয়স পনেরে। বছর, বাগান করা ছবি সংগ্রহ করা, ভাল ভাল বই পড়া গল্প লিখতে ভালোবাসো-সমস্ত শুনেছি তুমি কার সঞ্জে আলাপ করবে জানিও, করে দেবো ভাই।

বিনয়চন্দ্ৰ ( কটক ) গ্ৰাঃ ১০৩৮

তুমি জানতে চেয়েছ—রংমশাল বৈঠক গ্রাহকগ্রাহিকাদের জন্য কিনা। ইয়া তাই ভাই। তোমার বয়স ১২ বছর ক্যাডবেরিজ চকোলেটএর ছবি জমান ও বিখ্যাত মনিষীদের ছবি সংগ্রহ করা জেনে স্থা হলাম ভাই। বন্ধু চাই কিনা তাতো জানাওনি ?

অনিশভূষণ দত্ত ( বাঞ্জিতপুর ) গ্রাঃ ১০০৮

ভাহতাই ! তোমার ধারণা বদলেছে জেনে স্থী হলাম। তোমর। সবাই বয়স, হবি ও জন্মতারিগ দিও, নাহলে বড় অস্থবিধা হয় ভাই।

নিশানাথ দাশগুপ্ত ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ১০০৯

তোমার বক্তব্য রংমশাল রোগা হয়ে যাচ্ছে সত্যি নাকি ভাই ? তোমার হবি ট্টাম্প জমান—
একটা এলবামও আছে —কিন্তু সবচেয়ে খুসী হয়েছি তোমার কাছে নয় হাজার ট্টাম্প জমা আছে জেনে।
বৃদ্ধু পাবে কিন্তু তার আগে জন্ম তারিধ ও পড়ো কিনা ইত্যাদি সব জানিও। তোমার অন্য ভাইবোনদের
অত ট্টাম্প আছে কিনা জানতে চেয়েছ কিন্তু আমি তো জানিনা তারাই জানাবে।

তুষারকান্তি দত্ত ( ভবানীপুর ) গ্রা: ১০২০

ভোমার তো আগের চিঠি পাইনি ভাই। তোমার সমস্ত খবর জানিয়ে বন্ধু করে নিও—কেমন ভাই? অমলেন্দু সেন ( শিলচর ) গ্রাঃ ৬০৩

তোমাদের দিদিভাইকে মিষ্টি করেছ তোমরা। তুমি এবার ম্যাট্রক দিলে, কি রক্ম হলো জানিও। তোমার ১৬ বছর বয়স, বিদেশী ষ্ট্যাম্প জমা ও চকোলেটের ছবি জমাও ক্রিকেট, টেনিস খেলতে ভালবাস, ফটোগ্রাফী এবং গান শেখবার খুব ইচ্ছা—বেশ তো বন্ধু পাবে ঠিক। না, লেখায় ভুল কিছু নেই, ছাতের লেখানীও বেশ।



# অরুণকুমার মুখার্জী ( ভবানীপুর ) গ্রাঃ ৮৬৯

মাণিক, তোমায় তো উত্তর দেবার কিছু নেই ভাই, তোমার বন্ধু করে দিচ্ছি শাগ গাঁর।

#### বাবু (ভাটপাড়া) গ্রা: ৩৫৩

তোমার আসল নাম লেখনি ? এটা কি তোমার ডাক নাম ? জন্ম তারিথ ১১ই বৈশাথ ১৩৩১ রাস IXএ পড়ো, একজন স্কাউট তুমি, ভারতের মহাত্মা লোকদের ছবি জমান ও ছবি আঁকা সমস্ত জানলাম— বাকী শুধু বন্ধু।

#### কমলাদাস গ্রাঃ ( সিলেট ) ৫৪

তুমি কি বিদেশী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে চাও বোনটী ? তোমার চিঠির প্রথমেই লেখণী বন্ধুর কথা লেখা আছে সেইজন্য সে বিষয় সচেতন রইলাম । Stamp জমাতে ভালবাসো কিন্তু বেশী জ্যাতে পারনি ? তার জন্য কি হয়েছে—বেশী জ্যে যাবে চেষ্টা করলেই। তোমার বয়স বা জন্ম তারিখ দাওনি তো ?

#### শ্যামল ভট্টাচার্য্য (কুড়িগ্রাম ) গ্রাঃ ৭৯৫

তোমার চিঠি সরস্বতী প্জোর আগে এসেছে—কত তাড়াতাড়ি উত্তর দিচ্ছি বলতো ? কিন্তু এজনা কি তোমরা তোমাদের 'দিদিভাই' কে দোষ দেবে ? তোমার বয়স ১৪ বছর, ক্লাস IX এ পড়ো, আবি-দারের কাহিনী, য্যা ডভেঞ্বারের গল্প, ডিটেকটিভ্ বই পড়তে ভাল লাগে ? আচ্ছা লেখনী বন্ধু করে দেবো ভাই।

#### জগদীশ দাশ (তেলিনীপাডা)

অনেকদিন হয়ে গেছে বলে রাগ করছ ? রাগ করোন। ভাই, তোমর। সব সময় গ্রাহক নম্বর দিয়ে চিঠি লিথবে। তুমি কার সঙ্গে আলাপ করতে চাও জানিও করে দেবো। তুমি জানতে চেয়েছ—সব ভাই বোনদের একই থালায় একই মিষ্টি পরিবেশন করতে পারবো কিনা—কেন পারবো না, ভোমরা সাহায্য করলে ?

#### লক্ষ্মী ঘোষ ( কলিকাতা ) গ্ৰা: ৯৭০

তোমার চিঠিটা আমি ভাল করে পড়তে পারিনি—হাতের লেখা সব সময় ভাল করবার চেষ্টা করবে। কবিতা পেয়েছি—জায়গা করার ভার তো আমার নয় ভাই, যোগ্যস্থানে পাঠিয়ে দেবো।

#### রতনকুমার রায়, (মুঙ্গের)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন ভাই, তোমার বয়স যোলো বছর, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন থেলতে ভালবাস—আর ছোট ভাই বোনদের সঙ্গে মারামারি করতে ভালবাস। শেষেরটা ভাল কিন্তু জোরে মেরো না ভাই। বন্ধু কাকে নেবে ?



অরুণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রাঃ ৮২৩

তৃমি স্কটিশ চার্চ্চ কুলের ক্লাশ—VII এতে পড়ো, ই্যাম্প জ্বমাও, চকোলেটের ছবি জ্বমাও কিন্তু বয়দ জানাওনি তো ? ই্যা, লেখাটী ভাল করতে চেষ্টা করবে জানো ?

তরুণশঙ্কর ভাতৃড়ী ( হাওড়া ) গ্রা: ৯৮০

তোমার চিঠিটা চমৎকার ছোট্ট অথচ সবই লেখা আছে—ভালো লাগল সেজন্য। ছোটর ভিতর সব কথা লিখতে পারা একটা মন্ত বড় কমতা ভাই, তোমাদের এই রংমশালের বৈঠকের কয়েকটা ভাইবোনের আছে—এরকম দেংলে খুব আমোদ হয়। তোমার বয়স পনেরো বছর টিকিট জমাও, বড় বড় লোকের ছবি জমাও—এই তো?

স্নীল দাস গ্রাঃ ৭৮৪

. তুমি দিলীপকে যে চিঠি দিয়েছ—দেতে। দণ্ডব হলোনা—আমি তোমায় তাকেই লেখনী বন্ধু করে দেবো। তোমরা প্রত্যেক চিঠিতে ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর দিয়ে চিঠি দেবে। লেখনী বন্ধু কি জিনিস জানোনা ? আচ্ছা করে দিলেই জানতে পারবে ভাই। 'পরিচয়এর কথা জিজ্ঞাসা করেছ—সে তো প্রেই বলেছি।

শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ( ভবানীপুর ) গ্রাঃ নং ৮৭৬

এস! তোমার লেখনী বন্ধু শীঘ্র যাচ্ছে। রংমশাল দলে যোগ দিতে চাও সে তো খুব ভাল কথা— নিয়ম তো প্রকাশ করাই আছে, যোগ দিয়ে ফেলো ভাই।

ছাৰীকেশ দে ( সিলেট ) গ্ৰা: নং ৭৫৩

তোমার ত্'টী চিঠি ও নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছি। যেতে পারিনি বলে তৃঃথিত হয়োনা ভাই, অতদূর যা জ্যা তো সম্ভব নয়। 'গ্রাহের ফের' সম্বন্ধে যা বলেছ তার উত্তর তোমার ধারণা ঠিকই হয়েছে। পরীক্ষা কিরক্ষ হলো জানিও। তোমার বয়স জানাও নি, লেখনী বন্ধু পেতে হলে ওসব বে প্রয়োজন ভাই।

বাস্থদেব বস্থ ( ঢাকা ) গ্রা: নং ৫৯৯

তোমার ছোট্ট স্থন্দর চিঠিটুকু পেয়েছি। তোমার বাগান করা, দেশ ভ্রমণ করা, ক্রিকেট, হকি, ফুটবল প্রভৃতি থেলা হবি তা দেথলাম, বয়স ১৪ বছর ক্লাশ X এর ছাত্র তা জেনেছি। কাঁচা আমের গন্ধ এখন আর নেই নিশ্চয়।

অনস্ত কুমার সিংহ ( শ্রামবাজার ) গ্রাঃ নং ৮১৩

তোমার চিঠি পেয়ে বেশ ভাল লাগলো। ১৩৩০ সালের ১লা ভাত্র তোমার জন্ম। তোমার হবি
Stamp coin চকোলেট সিগারেটের কুপন দেশলাইএর লেবেল, স্থন্দর ছবি জমান। তোমার কাছে

• ৬০ বছরের প্রাণো ভাকটিকিট আছে—সেখবর তোমার ভাইবোনদের জানালুম। বছর খানেক থেকে
জন-রোগে জুগছ, এখন ভাল আছ তো 
শরীর যাতে ভাল থাকে তার চেটা করবে, ভাল না হলে কোনও
কাজই করা যায় না। বন্ধু পাবে শীগ্ণীর।



रेष्ट्राष्ट्रे, ५७८६

সুজাতা রক্ষিত ( গেথিয়া ) ৮৩৯

তোমার চিঠি পেয়েছি। রংমশালের কথা পরিচালক মহাশয়কে বলেছি ভাই, সাধ্য মত ব্যবস্থা কর। হবে।

উমারাণী রায় (ভবানীপুর ( গ্রাঃ নং ৮৮১ )

তোমার লেখনী বন্ধু গেছে দিছু ভাই দেখো, ধাঁধার উত্তর ঠিক হয়েছে তোমার।

দিলীপ সিংহ ( কলিকাতা ) গ্ৰা: ৪৩১

তোমার ব্যাক্ত আশাকরি পেয়েছ ? তোমার জন্মদিন, আগে তো আমায় জানাগুনি ভাই ? কোন অঙ্গণের সঙ্গে ভাব করতে চেয়েছ—অনেক অঞ্গ আছে কিনা।

শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ( পাটনা ) গ্রাঃ ১৪১

ছেলেমেয়েদের সহজ সরল মেলামেশ। আমরা আন্তরিক ভাবে সমর্থন করি। কিন্তু আমাদের অনেক শুভামুধ্যায়ী বন্ধু বর্ত্তমান আব্ হাওয়াকে পছন্দ করেন না। তাঁদের মতকে আমরা সমর্থন না করলেও শ্রদ্ধা করতে বাধা। দ্বিতীয়তঃ অনেক অভিভাবক অভিভাবিক। আছেন যাদের ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশায় আপত্তি আছে। আমরা এমন কোনও নিয়ম প্রবত্তন করতে চাই না যাতে কোনও গ্রাহক বা গ্রাহিকার "রংমশাল দল" এ যোগদান করায় বাধা স্বষ্টি হতে পারে। ছেলেমেয়েদের পরস্পর মেলামেশা ছাড়াও আনন্দের উপাদান অনেক আছে। 'রংমশাল দল' এ যোগদান করলে তার পরিচয় পাবে। অরুণের থবর কি ? খুব রাগ করেছে বৃঝি ? তাকে বলো তার ভাইবোনদের কথা।

তোমরা সকলে আমার ভালবাসা ও শুভকামনা নিও, যাদের চিঠি বাকী রইল তাদের নাম—

শচীন্দ্র নাথ রায়, বিমল মণ্ডল, অচিস্তা কুমার রক্ষিত, রথীন্দ্র মৈত্র, শিব প্রদাদ সেন, শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তা, পরিমল সরকার, শিবাণী সরকার, শোভা সেন, গীতা চ্যাটার্জ্জি, স্থত্রত দাশ গুপু, শান্তি লতা বস্ত মেলিক, ইলা ব্যানার্জ্জি, আনোয়ারা বেগম, স্থরমা ও সমর, লতিকা সেন, নীলিমা চক্রবর্ত্তা, কল্যাণ কুমার ম্থোপাধ্যায়, প্রস্তোত ম্থোপাধ্যায় সাধনা ও গোপাল, জীমৃতবাহন রায়, রাজিয়া, দেবলা ঘোষ, মোহন গুপু, সচিদানন্দ সেনগুপু, রাম মোহন ভট্টাচার্য্য, মায়া সেন, গীতা রায়, পবিত্র গুপু, স্থনীল কুমার সেন গুপু, রেণুকা ঘোষ, অনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অবনী, রেণু চৌধুরী, লীলা বিশ্বাস, স্থবীক্রেশ দে, স্থনীল কুমার সিদ্ধান্ত, বাণী ঘোষ, রবীন্দ্র নাথ মিত্র, অলোক খোষ, স্থমেন্দ্র নাথ মৈত্র, রেবা মুখাজ্জী, হরিদাস সরকার, হীরেন রায়, পায়ালাল চৌধুরী। ইতি—

শুভার্থিনী-

তোমাদের—





# শ্বপ্লের দেশে

( চৈত্র মাসের প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত )

#### (5)

ত্পুর বেলা ঘাসের ওপর পড়ল টেবী শুয়ে, চুপে চুপে নিজাদেবী দিলেন ভারে ছুঁয়ে। নিজাদেবীর স্পর্শ পেয়ে ঘুমটি এলো ধেয়ে; তুদিক দিয়ে টেবীর চোখে আঁধার গেল ছেয়ে॥

#### (2)

আঁধার মাঝে হঠাং আলো,
টেবী ভাবে, একি !
বুঝতে নারি কিছুই আমি
চোখটি খুলে দেখি।
চোখ খুলে যা দেখল টেবী,
অবাক কাণ্ড সে যে।
কোধায় সে যে পৌছে গেছে,
নতুন দেশ এযে!



( 🔊 )

সরস রসাল হাড়গুলি তার নাচছে আশে পাশে;

ইছরগুলি নৃত্য করে

বেড়াল পালায় ত্রাসে!

টেবীর জিভে জমছে জল

হাড়গুলিকে দেখে:

ভাবছে টেবী, খুব তো কাছে

দেখি না খালি চেখে।

(8)

বলগুলি সব সড়াৎ সড়াৎ

ছুটো ছুটি করে।

চাপা পড়ে ইছর ভায়া

চেঁচায় খালি ডরে।

বেড়ালগুলি ছায়ার মত

দৌডে কেবল যায়:

চকু ভাদের জলছে এখন

অন্ধকারের গায়।

( C )

টেবী কুকুর আজকে ঘুমে

গেছে স্বপ্নের দেশ;

মনের মত থাবার দেখে

হাস্তের নাই শেষ।

মনে মনে ভাবছে তাই

জুটল আজি খাওয়া

কিন্তু যখন উঠবে জেগে

দেখবে সে সব হাওয়া!

ভারপরেতে কাণ্ডখানা

উহা থাক ভাই।

মানে মানে এস মোরা

সরে পড়ি তাই॥

ঞীবিজেন্সলাল ভট্টাচার্য্য



#### ত্মপ্রের দেশে

( চৈত্র মাদের প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কার প্রাপ্ত )

ভোরের স্থপন মিথো যে নয় সকল লোকে জানে; আমি কিন্তু ভেবে পাই না. কি বা ইহার মানে গ দেখন সেদিন গাছতলাতে ঘুমিয়ে আছে ভূলো; চারধারে তার বসে আছে জ্বান্ত হাডগুলো। খাওয়ার শেষে ভুলো যে সব দিয়েছিল ফেলে; প্রাণ পেয়ে সব খাড়া হয় রক্ত চক্ষু মেলে। তারা কেউ বা হাসে কেউবা কাঁদে কেউবা ধরে গান: আছে তাদের নাক চোথ মুথ নাইকো শুধু কান। বেড়াল গুলো যেমন আসে এসেছিলো আজ; উল্টো ব্যাপার দেখে তাদের মাথায় পডল বাজ। পাनाय य यात প्रानि नरम नाकि जुल भिर्छ ; জ্যান্ত হাডিড খেতে মোটেই লাগবে নাকে। মিঠে। কোথা ছিল একরত্তি ঐ নেটো ই তুরগুলো; চুপি চুপি আসে যেথায় ঘুমিয়ে ছিল ভুলো। कात्नत्र काष्ट्र किम् किमिरत्र वलाल किर्य कथा; হেসেই লুটোপুটি যত ঘাস আর গাছের পাতা। ঘুমের রাজ্য জাগল; সবাই থিলখিলিয়ে হাসে; উড়ছে বল আর চলছে ব্যাট কাঁচা সবুজ ঘাসে। ভূলেই গেছি কি দেখেছি রাতে ঘুমের ঘোরে: ধাঁধার জ্বাব ভাবছি মনে যাচ্ছি পড়ার ঘরে: এমন সময় রংমশালটা পড়ল এসে হাতে: অবাক কাণ্ড আমার স্বপন, তারি প্রথম পাতে॥

কুমারী সাধনা সেনগুপ্ত
(গ্রাহক নং ১০১৮) আমেদাবাদ



এবারে একটি বিশেষ ত্বংখের খবর দেবার আছে।

ভারতবর্ষের একজন অসাধারণ বিশ্ববিশ্রুত কবি স্তার মহম্মদ ইকবাল গত ২১শে এপ্রিল ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ইকবালের কবি খ্যাতি শুধু ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ ছিল না; ভারতের বাইরে পাশ্চাত্য দেশেও তাঁর কবিতার যথেষ্ট সমাদর হয়েছিল। হয়ত তাঁর কবিতার সঙ্গে তোমাদের তেমন পরিচয় নেই। কারণ উর্দ্ধৃভাষায় তিনি কবিতা লিখেছেন এবং এপর্যান্ত বাংলায় তাঁর কবিতার অনুবাদ যথেষ্ট প্রকাশিত হয়েছে বলে জানিনা। তবে তাঁর "সারে জহান সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা" নামক জাতীয় সঙ্গীতটি সমস্ত ভারতবর্ষের প্রিয়। আগামী মাসে আমরা স্থার মহম্মদ ইকবালের পরিচয় ভাল করে দেবার চেষ্টা করব।

ইউরোপের মানচিত্র ক্রমশঃ ক্রমশঃ কেন বেশ আশ্চর্য্য আকস্মিকভাবেই বদলে যাচ্ছে; স্বাধীন অধ্বীয়া আর রাজনৈতিক ভাবে ভিন্ন প্রদেশ রইল না—এখন অধ্বীয়া হয়ে গেল জার্মাণীর অন্তর্গত। নাংসী জার্মাণী হয়ে বসল অধ্বীয়ার ভাগ্যবিধাতা। এইরূপে জার্মাণীর প্রভাবে মধ্য ইউরোপের সীমান্তগুলি পুনর্গঠিত ও পূর্ণধ্বংস হচ্ছে। মধ্য ইউরোপের তথা সমগ্র ইউরোপের ভূগোল বা ভূপরিচয় নতুন করে আবার তোমাদের পড়তে হবে। এমনি কিন্তু আর এক ধরণের পরিবর্ত্তন হয়েছে আয়ারল্যাণ্ডে বা আইরিশ ফ্রী স্টেটে। আজ আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন। তার নিজের ব্যক্তিত্ব অক্নুণ্ণ রাখবার জন্ম তার মূতন নামকরণ হয়েছে—"আয়ার্" (Eire), আয়ারল্যাণ্ড আর কেউ বলবে না। পরীক্ষার সময়ে তোমরা লিখলেও নম্বর কাটা যাবে। "আয়ার"এর প্রথম সভাপতি নির্ব্বাচিত হলেন—ডাঃ ডগ্লাস্ হাইড্। ইনি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও কবি। এঁর বয়স প্রায় ৮০ বংসর। এঁর চেহারা অনেকটা প্রেসিডেন্ট মাসারিকের মত।

আমরা প্রায়ই হিমালয় অভিযানের কথা লিখি। লিখি এইজন্ম যে এতবড় ছজ্জয় অভিযান পৃথিবীতে আর দ্বিভীয় নেই। ভারতের এই নগাধিরাজ পৃথিবীর সমস্ত পর্বতমালার অপরাজেয় সমাট। এ'কে জয় করায় মানুষের অসম সাহসিকতার চেষ্টার অভাব নেই,



হিমালয় জয় করা পৃথিবী জয় করার সমান। কিন্তু আজ পর্যান্ত কোন মানুষ কৃতকার্য্য হয়নি। তাই পৃথিবীর যত কিছু হংসাহসিক এ্যাড্ভেঞ্চার ও অভিযান আছে, হিমালয় গিরিশৃঙ্গ এভাবেই জয় করার অভিযান তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে হংসাহসিক ও শ্রেষ্ঠ সে বিষয় সন্দেহ নেই। এবার এক ব্রিটিশ অভিযান এই সঙ্কল্পে সিদ্ধান্ত করে তাঁদের বৈজ্ঞানিক বাহিনী নিয়ে রঙ্বাকে তাঁদের তাঁবে লাগাতে পেরেছেন। এখান থেকে তাঁদের গন্তব্য পথ মাত্র বারো মাইল। এই অভিযানের দলপতি হয়েছেন মিঃ টিলমাান। আর এই দলে আছেন অভিজ্ঞ নির্ভীক বৈজ্ঞানিকের দল। তাঁদের মধ্যে ওডেল, স্মাইথ, সিপটন, অলিভার, লয়েড ও ওয়ারেন উল্লেখ্যায়। এঁদের এয়াড্ভেঞ্চারের কথা আমরা আগেও শুনেছি। আমরা আশা করি টিল-ম্যানদলের চেষ্টা জয়যুক্ত হোক।

এমনি একচোট ঝড়, বেশ এক পশলা বিষ্টি বেশ লাগে। এই গরমের দিনে একট্ট ছোট ঝড়ও বিষ্টির পর সমস্ত আকাশ মাটি কি স্থলন ও অপরপ হয়ে ওঠে। বোশেখ মাসের বিকেল বেলা এক পশলা জলের পর কলকাতার মত জায়গাই কি মনোরম হয়ে ওঠে। সিঁদ্রে আকাশের তলা দিয়ে ভিজে মাটির মিষ্টি গন্ধে ভিজে ঘাসের ওপর দিয়ে দল বেঁধে বেড়াতে কি ভাল লাগে। কিন্তু কাল বৈশাখীর আর একটি রুদ্ররপ আছে—সেটি ভয়ঙ্কর। এই কয়েকদিন আগে কাল বৈশাখী একটি ভয়ঙ্কর খেলা খেলে গেল। ঝড়ের সে মাতলামিতে বাংলাদেশের অনেক লোকজন পশুপাখী মারা গিয়েছে। ঢাকাতে ঝড়ের প্রকোপে মালগাড়ী উল্টে গিয়েছিল শোনা গিয়েছে। হাজগঞ্জপুরে অনেক বাড়ী ঘরদোর পড়ে গিয়েছে। কলকাতাতেও সেদিন অনেক ক্ষতি হয়েছে। এরকম আবো ছচারটে নাকি হবে গুজব। কিন্তু এথেকে রক্ষা পাবার উপায় কিছুই নেই।

টেলিভিসন সন্থান্ধ আজকাল অনেক নতুন নতুন আবিষ্কার হয়েছে সে কথা হয়ত তোমরা কিছু কিছু শুনেছ। ভারতবর্ষে শীঘ্রই আমরা টেলিভিসন ছবি সিনেমার পর্দায় দেখতে পাবো। পৃথিবীর মধ্যে ফরাসী দেশেই নাকি সব চেয়ে স্থন্দর ও শ্রেষ্ঠ ট্রান্স্মিটিং ষ্টেশন তৈরী হয়েছে। প্যারিসের বিখ্যাত ইফেল টাওয়ারএ একটি নতুন অভিনব ট্রানস্মিটার বসান হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যে নাকি এটি সব চেয়ে বৃহৎ ও শক্তিশালী হবে। ফরাসী দেশের পোষ্ট, টেলিগ্রাফ টেলিফোন বিভাগ আশ্বাস দিয়েছেন যে টেলিভিসন প্রোগ্রাম হবে অভি স্থন্দর এবং নতুন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দ্রদ্রান্তর পৃথিবীর নানা দেশে এ প্রোগ্রাম দেখান হবে। আমাদের দেশে টেলিভিসন নিয়ে এখনও কোন এক্সপেরি-মেন্ট হয়নি, তবে করনা করা হচে ভারতবর্ষও শীঘ্র এর স্কুচনা হবে।



ভোমরা সকলে ফাঁকা জায়গায় খ্ব জোরে আওয়াজ করলে তার কেমন প্রতিশ্বনি হয়। এই প্রতিশ্বনি সম্বন্ধে কয়েকটি মজার খবর আমরা সংগ্রহ করেছি। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসন বলেছেন যে একবার একজায়গায় একটা পিল্কলের আওয়াজের পঞ্চাশবার প্রতিশ্বনি শোনা গিয়েছিল হঠাং মনে হয়েছিল যেন অনেক শক্র একসঙ্গে আক্রমণ করছে। লর্ড বেকন একটি মজার প্রতিশ্বনির কথা বলেছেন। প্যারিসে এক গির্জ্জার মধ্যে সামান্ত কথা বললেই তার স্থন্দর স্পষ্ট প্রতিশ্বনি হয় কিন্তু মজার কথা এই য়ে, 'S' দিয়ে কোন শব্দ উচ্চারণ করলে 'S' কথাটি বাদ দিয়ে তার প্রতিশ্বনি হয়। যেমন Satan' শব্দটি বললে তার প্রতিশ্বনি আসবে—Vatan! এতে বোঝা যাচ্ছে গির্জ্জার ভেতরকার দেয়ালের গঠন-প্রণালী 'S' কথাটি গ্রহণ করতে পারেনা—কাজেই তার প্রতিশ্বনি হয়নি! এবিষয়ে কোন মজার বৈজ্ঞানিক তথা আবিস্কার করা যেতে পারে। কাসেলে এক স্বোয়ারের মধ্যে কোন কথা বললে বা আওয়াজ করলে তার প্রতিশ্বনি হয় ছ'বার। কিন্তু যখন ফরাসীরা তাতে নেপোলয়নের মর্শ্বর মূর্ণ্টি প্রতিষ্ঠা করলে তখন আর কোন প্রতিশ্বনি হল না। পরে আবার যখন এ মূর্ত্তিটি সরিয়ে তার বদলে একটি ল্যাম্পপোষ্ট সেখানে লাগান হল তখন সে প্রতিশ্বনি-গুলি আবার শোনা গেল।



"নানের পরে"— জ্রীজ্যোতির্নর মুখোগাধার; ( পাটনা)

### আমরা সকলের জন্য



দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মারুষের স্বভাব—মারুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই একলা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি তাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহঙ্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে কেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলী হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্ম ভাবতে শিথি, একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তৃত হয়।

^ এতথানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে আছে তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করছি—রংমশালে দলে।

রংমশাল যারা পড়ে, রংমশালের জ্বন্থে যারা ভাবে, থাটে, এক হিসেবে তারা সবাই এক দলের। দলের বীজ্ব সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল ত্যালন্দ আর ত্যালো। রংমশাল দলের আদর্শ পরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ভোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ের দরকার হয়। সেই জন্মে রংমশাল দলের ব্যাক্ত হয়েছে 'মাশালে'। স্থান্দর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাক্তি তৈরী হয়েছে ভোমাদের জন্ম; ক্রচের মত ব্যবহার করবে ভোমাদের পোবাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই বুঝতে পারবে।

#### সকলে আমাদের জন্য



রংমশাল দলের "ব্যাজ"

# নিয়মাবলী

- (১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জন্মে কোন আলাদা চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাজ পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে। নিয়মিত পাঠক পাঠিকা যাঁরা এজেন্ট মারকং কেনেন—এজেন্টের নাম দিয়ে তাঁরা এ দলে ভর্ত্তি হতে পারেন।
- (২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভর্ত্তি হওয়া যাবে।
- (৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।
- (৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ভাবে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।
- কমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার। সেজয় কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।
- (৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, "দিদিভাই" C/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।
- (৭) সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অস্তু কোন ব্যাপার—"দিদিভাই"এর ইচ্ছাধীন।
- (b) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।
- (৯) ছেলেমেয়ের **ঞা**ণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর স্বার উপর স্মান দৃষ্টি থাক্তব।
- (১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভ্যাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জফ্য বিশেষ পুরক্ষারের ব্যবস্থা থাকবে।

| রংমশাল দল                        | *                                      |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| কুপন                             | 1                                      |
|                                  |                                        |
| লাম                              |                                        |
| ৰন্ম তারিশসুল বা কলেন্দ, শ্রেণী  | ******* **********************         |
| পিতা বা অভিভাবকের নাম (তার বাকর) |                                        |
| <b>डिकान</b>                     |                                        |
|                                  | ······································ |
|                                  | ,                                      |
| ल्यनी वकू ठाँडे किना             |                                        |
| হৰি (Hobby)                      | ·····                                  |

### চৈত্রমাসের 'স্থপ্নের দেশে' প্রতিযোগিতার ফলাফল

প্রথম হয়েচ্ছেন—শ্রীধিজেরলাল ভট্টাচার্য্য (রেন্দুন)
দ্বিতীয় হইয়াট্টেন—কুমারী সাধনা সেনগুপ্ত ( আমেদাবাদ )
বৈশাথ মানের প্রতিযোগিতার ফলাফল আমরা পরের সংখ্যায় প্রকাশ করব।

### নুতন আলোক-চিত্ৰ প্ৰতিযোগিতা

গরমের ছুটিতে ছবি তোলবার অবসর অনেক। এবারকার ছবির বিষয় হবে "হাসির ছবি"। ছবি যা তুলবে তা খুব হাসির বস্তু হওয়া চাই। কেউ মজা করে হাসছে ছোটদের হাসি, বিশেষ করে কোন একটা ঘটনা শুদ্ধ, তা তোমরা বেশ মজা করে তুলতে পারো। কিন্তু ছবি খুব পরিস্কার হওয়া চাই। রোমাইড প্রিন্ট দেবে। প্রিন্টের পেছনে ভোমাদের নাম, বয়স ও গ্রাহক নম্বর দেবে। যারা এজেন্টের কাছ থেকে কেনো—এজেন্টের নাম দিবে। পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে জ্যৈষ্ঠ। এই প্রতিযোগিতায় ছটি পুরস্কার থাকবে।

#### নুতন ধাঁধা

#### শব্দ বদল ঃ

এই ধাঁধাতে একটি কথাকে বদ্লিয়ে অহ্য একটি কথা বানাতে হয়। প্রথম কথাটির একটি অক্ষর বা চিহ্ন একবারে বদ্লাতে হবে এবং প্রভ্যেক পরিবর্ত্তনে এমন একটি কথা হবে যার মানে হয়। এইভাবে বদ্লিয়ে, যত কয় বারে সম্ভব, দ্বিতীয় কথাটি বানাতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ; 'সের'কে 'মণ' কর্তে হ'লে 'সের—সর—মর—মণ এইভাবে করা যায়। এই ধরণের কয়েকটি ধাঁধা নীচে দেওয়া হ'লো। তোমরা এগুলোর উত্তর বের কর্তে চেষ্টা কর।

|           | (30)                | 'সভা'কে 'হাট' কৰ |                      |
|-----------|---------------------|------------------|----------------------|
| (७)       | 'জুডা' কে 'মোকা' কর | ( ३२ )           | 'লেখা'কে 'ছবি' কর    |
|           | -                   | ( 55 )           | 'মোটা'কে 'সরু' কর    |
| (8)       | 'তালা' কে 'চাবি' কর | ( 30 )           | 'হাতী'কে 'বোড়া' কর  |
| ( 0,      | 'লুচি'কে 'মাংস' কর  | ( \$ )           | 'গাড়ী'কে 'ঘোড়া' কর |
| ( ২ )     | 'দধি'কে 'ছানা' কর   | ( 🕒 )            | 'কাজ'কে 'খেলা' কর    |
| (5)       | 'চিল' কে 'কাক' কর   | (9)              | 'কাঠ'কে 'লোহা' কর    |
| 1 K T 100 |                     |                  |                      |

# গত মাসের "রংমশাল দলের" ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

#### (রংমশাল দলধাঁধার উত্তর)

প্রথম 'ও' সহর হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে আ, মা, র, ম, নে, হ, য়, রা, স্তা, নে, ই, নামান্ধিত সহরগুলি যাইতে পারা যায়। ইহাতে কোনও সহরে বা রাস্তায় তুইবার যাইতে হইবে না এবং সবশেষে 'ই' সহরে পৌছান যাইবে।

আর সহরের নামের অক্ষরগুলি সাজাইলে, দ্বিতীয় বন্ধু যাহা বলিয়াছিল, তাহাই দাড়াইতেছে।

"ও আমার মনে হয় রাস্তা নেই" বুতরাং ত্বজনে একরকম ঠিক কথাই বলিয়াছে।

#### উত্তর দাতাদের নাম:--

শিব প্রসাদ সেন, (নিউ দিল্লী); সমরেক্র চৌধুরী, (গৌরারং); তরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, (মুঙ্গের) কুমারী নীলিমা বস্থ, (কলিকাতা); ইরা রায়, (কলিকাতা); বাবু, (ভাটপারা); পরিমল সরকার, (হারোয়া); কুমারী এষা ব্যানার্জ্জি, (বারাকপুর); হরি প্রসাদ চৌধুরী, (চুঁচুড়া); রেবা মুগাজ্জী, (কলিকাতা); নীলিমা চক্রবর্ত্তী (শিমলা); রথীশ চক্র ঘোষ, (রাজসাহী); যুগল কিশোর ভট্টাচার্য্য, (ভবানীপুর); শ্যামল কুমার ভট্টাচার্য্য, (কুড়িগ্রাম); কুমারী শাস্তি বোস, (বেহালা); নির্মালেন্দ্ সরকার, বাবা, মা, অমল, অরুণ, পারুল, বাতু, আতু, চাঁতু, প্রবাল ও থোকা, (ভাঙ্গলপুর); মীরেক্র কুমার সরকার, (ঢাকা); গৌর বোস, (কলিকাতা); মুকুল, (টাকাইল)।

## গত মাসের নুতন ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম ( নুতন ধাঁধার উত্তর)

১। বুন্থু নিজে এবং তাহার ছই ভাই বোন = ৩ জন বুন্থদের বাবা ও মা = ২ " " ঠাকুরদা ও ঠাকুরমা = ২ " মোট—— ৭ জন

২। নীচে হতে প্রথম ধাপ উঠিয়া আবার নীচে নামিবে, তারপর প্রথম, ছিতীয়, তৃতীয় ধাপ উঠিবে ও ছিতীয় ধাপে নামিবে, কের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ধাপ উঠিবে ও চতুর্থ ধাপে নামিয়া পঞ্চম, বন্ধ, সপ্তম ধাপে উঠিবে এবং বন্ধ ধাপে নামিবে ও সপ্তম ও অষ্টম ধাপে উঠিবে। এই রাপ করিয়া উঠিয়া এই রাপ করিয়া নামিলে.। মোট স্বচেয়ে কম ১৯টী ধাপ ব্যবহার করিয়া আবশুক মন্ত উঠা নামা করা বাইতে পারে।

# গত মানের নুতন খাঁথার উত্তরদাতাদের নাম :— একটি ভূল হইয়াছে যাহাদের :—

### ফাল্গুন মাসের "জোড়া জীব" পুরস্কার

প্রতিযোগিতায় যারা দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছে, তাহাদের মধ্যে শ্রীকনকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য [পাটনা ] একজন; ভূল বশতঃ গত মাসে তাহার নামটি বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। এজন্ম আমরা বিশেষ ছ:খিত।

#### বিজ্ঞপ্তি

ব্রংমশালে দেলেকে নিয়ে সবাই একসঙ্গে আমরা মেলবার একটা স্থলর আয়োজন করছি। রংমশালের গ্রাহক গ্রাহিকা, তাঁদের অবিভাবক অবিভাবিকা, রংমশালের আত্মীয় বন্ধু লে থক লেখিকা সকলেই এতে যোগদান করবার জন্ম আমন্ত্রিত হবেন। এই সম্পর্কে আমরা অভিনয়েরও আয়োজন করছি। আর সেইদিন, তোমাদের মধ্যে যাঁরা রংমশাল প্রতিযোগিতার পুরস্কার পেয়েছো, তাদের পুরস্কারগুলি বিতরণ করা হবে। যাঁরা আসতে পারবে না, তাদের পুরস্কারগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আমরা স্থান ও তারিখ

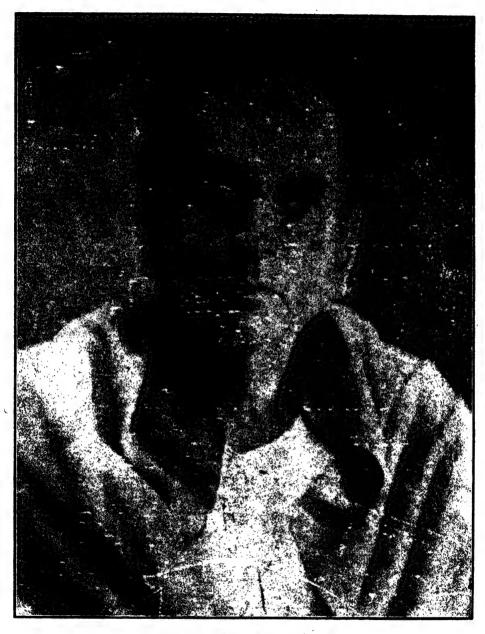

শিল্লাচার্যা শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ সাকুর

### কোমল অঙ্গের সুকোমল প্রসাথন

# -হিমানী স্থো–

গুণে—গন্ধে—উপকারিতায় যাহার তুলনা নাই সৌন্দর্যারকার অপরিহার্যা অঙ্গরাগ



নিতা স্নানে

# হিমানী গ্লিসারিন



গ্লিসারিন সাবানের চরমোৎকর্ষ প্রথম শ্রেণীর উপকরণ ও হিমানীর বৈশিষ্ট্য সমন্বিত অতুলনীয় সাবান।

–ইহাছাড়া– চন্দ্ৰ-খদ্খস্ ,- নিরুপমা-জেসমিন ফ লশর-ছিমানী

প্রভৃতি

আধুনিক প্রসাধন

### **双新**列

(গালের রুজ) গণ্ডদেশে প্রস্কৃতিত গোলাপের লালিমা বিকশিত করে দৰ্পণ ও প্যাত্সমেত • अतुमा आधारत द्रिकेख ।



(আধুনিক লিপ্ষ্টিক) নধর অধর অমুরঞ্জিত কবিতে অপরিহার্য্য

–রঞ্জনী

বিবিধ বর্ণের পাওয়া

এতহ্যতীত-লালিকা (নধের পলিশ) হিমানী ট্যাক্স পাউডার, পমেড, (শাশ্), হেয়ার ক্রীম, ব্রিলিয়াণ্টিন প্রসূতি

প্রস্তুতকারক হিমানী ওয়ার্কস বেলগাছিয়া, কলিকাছ্বী

সৰবৈ পাওৱা ৰায়

পরিবেশক— শর্মা ব্যানাজ্জী এণ্ড কোং ১৫৭ বি, ধূৰ্মতলা দ্লীট, কলিকাডা

গ্রীম্মের স্থদীর্ঘ অবকাশে দিন যথন আর কাটিতে চাহে না তথন একবার বাঙ্গলার ইতিহাস-বিশ্রুত প্রাচীন নগরীগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিলে যুগপৎ আনন্দ ও শিক্ষালাভ হইবে।

#### বাঞ্জার-

হিন্দু জৈন, ও বৌদ্ধসংস্কৃতির মিলনপীঠ
প্রাচীনতম রাজধানী - হিন্দু মুদলমানের কীত্তি বিজরিত
উত্তরকালের রাজধানী

পাহাড়পুর মহাস্থানগর গোড়, পাঞ্ছয়া, ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ

না দেখিলে বাঙালীর বিশেষতঃ ছাত্রসমাজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইরে। বাঙালী তাহার নিজের বাঙলাকে ভাল করিয়া চিনে না এই ত্যপাবাদে দেবুর ক্ষেত্রা।

# ঈসটপ বেঙ্গল রেলওয়ে

नः है, ३७४/७४





# শিশুসাহিত্য

### শ্রীঅবনীস্রনাথ ঠাকুর

শিশুজগৎ খুঁজে বেড়াই আর ভাবি আমার দঙ্গে দঙ্গে শিশুজগৎটাও বুড়িয়ে গেল নাকি! দেখি ঠাকুরমা বদে' বদে' ঝিমোক্তে দঙ্গ্যেকালে, শিশুরদল গল্প শুনতে আদেন।; ঘরের কোণে বদে' শৈশববিজ্ঞানের বই পড়ছে, কাছে এগোয়ন। ঠাকুরদাদার রামায়ণকথা শুনতে। দে আমলে ছেলেরুড়ো আমরা দবাই শিশু ছিলেম, কথক ছিল গল্পকথা কইবার! এখন কথা শোনেনা কেউ, লেখাগল্প পড়তে চায়।

গল্প কানে শোনার জন্যে, ছবি চোখে দেখার জন্যে, এই জানতেম। এখন দেখি সে চাল উপেট গেছে। গল্প পড়ে' চলেছে ছেলের। ছবি-পরিচয় চোখে না নিয়ে খকরের কাগজের চিত্রপরিচয় পড়ে' দেখছে ছেলেরুড়োতে! নবযুগের এ নববিধান—তড়িঘড়ি শিশুসাহিত্য গড়ে' তোলো, শিশু আছে কি নেই থোঁজ নেবার চেফা কে করে! নিয়ে বসো ভিন্দেশের গাদাগাদা ছেলেভুলোনে। রঙ্গীন বই, করে' ফেল তর্জমা, ব্যস্ হয়ে গেল কাজ শেষ! শিল্পের বেলাতেও তাই, হঠাৎ গজাবার চেফা, চটজলদী বাঁধাকপির



আধাঢ়, ১৩৪৫

মত নবযুগের শিল্প, বার হোক দেদার শিশুসমালোচন। ও পুস্তক তর্জমা, কাগজের তাদের ঘর খাড়া করবারও উৎসাহ বা সময় নেই।

তা ছার চোটে শিল্প হবে শিশুদাহিত্য হবে এরকম ভাবা সহজ হয়ে গেছে নবযুগে। এ অদুত উপায় কে বাৎলালে আমাদের সহজে শিশুদাহিত্য এবং মান্টারপিস্ বিনাদাধনায় গড়ে' তোলবার তা কে জানে।

গোড়া থেকে শিশুদের সম্পর্ক যদি না রাখি তো আফিস্বরে ব্যে শিশুগল্প লেখা তুষ্কর। গল্পের ভাষা স্বতন্ত্র, পড়ার ভাষা স্বতন্ত্র। গল্পের ছলে বলতে হয় শিশুকে গল্প। রামায়ণের হনুমানকে শিশুরা যে আজও ভালোবাদে, ভীমকে যে একটুও ভয় করেনা, তার পিছনে আছে দেকালের তুই শিশুসাহিত্যসম্রাটের অপুর্ধ্ব চরিত্রগঠনের ক্ষমতা এটা মনে থাকে যেন। তাঁরা তর্জমা করে যাননি মহাভারত রামায়ণ, ছেলে বুড়োবুড়ি দবাই যথন আমর৷ শিশুমন নিয়ে বর্তুমান ছিলেম তথনকার কবি তাঁরা কথার মধ্যে দিয়ে ছবিকে ভাষার মধ্যে দিয়ে ভাবকে ফুটিয়ে গেছেন সহজে। আর আজকাল গল্পের ভাব বুঝতে ভাষা বুঝতে গালে হাত দিয়ে বইয়ের পাতায় চোখ রেখে মাণা ঘামাতে মাথা ধরাতে হয় রাতত্বপুরের বাতি জ্বালিয়ে। মুখে মুখে স্কুমারবার্র আবোলতাবোল ভীম্মলোচনের কবিতা পড়ে' শোনাই, দেখি শিশুরা দিব্যি শুনে' চলেছে। যত্নে লেখা যত্নে ছাপানো বই পড়তে দিই, দেখি শিশু দুপাত উল্টে' হাই তুলুছে। কোনখানে ঠেকে তাদের মন চড়ায় বাধা নৌকোর মতন—নিরস ভাষার বালুচরে, এবং চলতি ভাষার ন্যেকামোতে ন্যেতাজোবড়া হয়ে বোক। বনে' গিয়ে ছেলের। শৈশব অতিক্রম করে' হঠাং হয় ঘোরতর যুবা, নয় ভীষণতরো বুড়ো রকমের মানুষ। চাঁদামামা সূর্যিমাম। তালপাতার দেকাইদের কথা শুনলে চমকে' উঠে বলে—ওসব পুরণো হয়ে গেছে, এখন চলবেনা। শিশুদের জন্যে চক্রদূর্য্যের বৈজ্ঞানিক পুস্তক লেখে।, চলবে বাজারে, তালপাতার দেকাইয়ের দিকবিজয় অচল হবে শিশুদের কাছে।

শিশুসাহিত্য শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠা চ্র



আধাঢ়, ১৩৪৫

শুরুগম্ভীর লেখার মধ্যে দিয়ে শিশুকাল থেকে ছেলেমেয়ের। গম্ভীর হয়ে উঠলে যখন বড় হবে তখন আর গভীর নিঃখাস ফেলে' বাল্যকালের দিকে তার। ফিরে চাইতেও চাইবেনা—দৃষ্টি থাকবে তাদের শিশুসাহিত্যসমাট হবার দিকে, শিশুসাহিত্যের দিকে নয়।

শিশুসাহিত্যপতি, শৈশবরাষ্ট্রপতি, শিশুশিল্পাচার্য্য খেতাব নেওয়া সহজ, কিন্তু কোনো কেতাবে লেখেনা যে এই হলেই হয়ে গেল কাজ!

ইয়োরোপে হাজার হাজার লোক শিশুসাহিত্য গড়তে কাব্য লিখতে ছবি লিখছে, কারো পেছনে তারা মউরতক্ত কিন্তা নামের তথমা জুড়ে দেয়না। নবযুগের তাড়ায় এই নববিধান কোণা থেকে অক্সাং আমাদের ঘাড়ে চাপলো ভেবে পাইনা। বুড়ো হয়েছি তাই ভাবি বুড়ো হয়েই দিন কাটাই আরাম কেদারায়। যা নাই, হবার নয়, তার স্বপন আর দেখি কেন ? ঘরে যেতে হবে, রাত হল, নমস্কার। \*\*

\* র:মশাল ঐতি-উৎসবে সভাপতির গভিভাষণ





### ঐীসুকুমার দে সরকার

এতটুকুত এক ভূতের ছানা, তার আবার রোয়াব দেখ না— হৈ হৈ করে কাঁদতে লেগেছে! ওই দূরে ঝাঁকড়া মাথা একঠেঙে তালগাছটার মাথায় চড়ে চীংকারের বহর কি—ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া……!

ওই জন্মেই বলে যে মাথায় চড়তে দিতে নেই। তা একঠেঙে তালগাছটাও যেমন! খোকন কাঁদে ওঁয়া ওঁয়া—বুড়ো
তাল ঝোড়ো গলায় হেসে ওঠে—হি-হি-...রাত বিরেতে এত
হাসি কেন রে বাপু ? আর দিনরাত এক ঠ্যাঙে ভর দিয়ে দাড়িয়ে
থাকবারই বা দরকার কি ? নিজেও ঘুমোবে না পরকেও ঘুমুতে

দেবে না। কেনরে বাপু, চেয়ে দেখলেই ত হয় পায়ের নীচে ঐ পুকুরের জলে তোরই ত ছায়া-গাছটা কুঁকড়ি শুঁকড়ি মেরে শুয়ে পড়েছে। তবে এও বলতে হবে যে শোয়ার কি আর জায়গা ছিল না ? জলের ওপর শোয়ারই বা কি দরকার ? আর অমন শিরশির করে কাঁপবারই বা কি দরকার ?

নাঃ, ভূতের ছানাটা আজ ঘুমুতে দিলে না। ওঁয়া ওঁয়া ওঁয়া …..

মাও কি নেই ছাই ? চটে মটে হাঁকলুম—কোন্ হায় ? দেউডি থেকে জবাব এল—হুজোর!

সে আবার কি রে বাবা ? আমি আবার হুজুর হলাম কবে ?

মামার বাড়ী এসে এ আবার কি বিপদ ? গরমের ছুটিটা ভাবলাম মামার বাড়ী কাটিয়ে যাই। গ্রামকে গ্রামও বেড়ান হবে আর বুড়ি দিদিমার সঙ্গে কত দিন যে দেখা হয়নি। ছেলেবেলায় দিদিমার কোলে শুয়ে বর্ষার কত রাতে গল্প শুনেছি—হলুদ দীঘির পাড়ের ওই একঠেঙে একানড়ে তালগাছটায় ভূতের ছানারা থাকে। থাকেত থাকে এমন স্থালাতন ত কৈ কোনদিন হইনি। কি জানি তখন দাদামশাই বেঁচে ছিলেন, লোক লম্বর জন দরোয়ানে মামার বাড়ী কি জমজমই করত। ভূতের ছানারা বোধ হয় ভয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদেনি কোনদিন। তারপরে সময়-বুড়োর রথেব চাকাটা চলে গেল মামার বাড়ীর ওপর দিয়ে। কোথায়



ভূতুড়ে শ্রীস্থকুমার দে সরকার

আযাঢ়, ১৩৪৫

গেল সব লোকজন কোথায় বা লক্ষর দরোয়ানদের তেলচুক্চুক্ লাঠিগুলো। দাদামশায়ের গড়গড়াটা দেখেছি পোড়ো বাড়িটার ওপরের ঘরে মাকড়সার জালে বন্দী হয়ে পড়ে আছে। বৃড়ি দিদিমা শুধু আজও ভিটে আঁকড়ে পড়ে থাকেন। কত বলেছি, কিন্তু স্বামী পুত্তুরের ভিটেয় আলো শ্বলবে না বৃড়ির সহা হয় না।

আশ্চর্য্য লাগে! ওই দিদিমাকে ছেলেবেলাতে দেখেছি তথনও কি রূপ কি মিষ্টি চেহারা! মনে আছে দাদা'মশায় একদিন গড়গড়া টানছিলেন, আমি নানারকম প্রশ্নবাণে দাদামশাইকে অস্থির করে তুলেছিলাম।

— গড়গড়ার নলটা অমন কেন, দাতৃ ? ওটা কি সাপ ? তবে অমন কুণ্ডুলী পাকিয়ে থাকে কেন, বলনা ?

দাদামশাই বলেছিলেন—ওটা আমার রাজকন্মেকে পাহারা দেয় যে---

—তোমার রাজকল্যে! সে কোথায়?

দাদামশাই দিদিমার দিকে চেয়ে হেসেছিলেন।

- —তোরও একটা রাজকন্তে নিয়ে আসব রে টাট্রু বড় হ' ?
- —কেন ?
- —কেন ? বিয়ে করবিনে ? সোনার মত রাজকন্তে আমি আনব বলেছিলুম— না সে রাজকন্তে নয়।
- —তবে কোন্ রাজকন্মে ?

আমি দিদিমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলাম।

দাদামশায়ের সে কি হাসি—তবে রে শালা, আমার রাজকন্মে চুরী ?

রান্তিরে দিদিমার বুকের কাছে শুয়ে শুনেছি—জানিস্ টাট্রু, তোর দাদামশায়ের রাজকন্মেও একবার প্রায় চুরী হতে বদেছিল......দিদিমার গলার স্বর ঘন হয়ে আসে স্মৃতিতে ......সেই আগলডাঙ্গার মাঠে পালকী করে চলেছি বাপের বাড়ী। উড়ে বেয়ারারা ত্লতে ত্লতে চলেছে—ধপড় ধাঁই, ধপড় ধাঁই...সঙ্গে নেহাল সিং দরোয়ান...

কিন্তু সে কথা থাক, ঘুম আসছে এখন।

#### -- হুজৌর!

নাঃ, স্বালালে। ভূতের ছানারা যদি থামল তো হুজেরি থামেনা। হাঁকলাম—কৌন্ হাায় ? —নেহাল সিং—হুজের



আষাচ, ১৩৪৫

নাঃ, মামার বাড়িটা একেবারে ভুতের আড্ডা হয়ে উঠেছে।

- --কেয়া মাংতা ?
- —চলিয়ে হজুর, ডাকু।
- —ডাকু ?

ওরে বাবা! লাফিয়ে উঠলাম।

-- চলিয়ে হুজৌর জল্দি।

লাফিয়ে উঠে ছুটলাম নেহাল সিংয়ের সঙ্গে। বাইরে চাঁদের আলোয় ঝিলিক ফুটছে। হলুদ দীঘির পাড়ে ভুতুড়ে একানড়ে তালগাছটা হাসছে—হিহি-হিছি। হাসছে কি কাঁপছে বলা যায় না। আগলডাঙ্গার মাঠ সামনে ধৃ-ধৃ-ধৃ। পালকী চলেছে ধপড় ধাঁই, ধপড় ধাঁই...হঠাৎ সামনে কারা যেন রে রে রে রে...করে উঠল। অন্তহীন দিগন্ত মাঠে কোন জলচর পাখীর তীক্ষ্ণ করুণ আওয়াজ। নেহাল সিং লাঠি বাগিয়ে দাঁড়াল। তারপরে খট-খট খটা-খট

ভুতুড়ে ডাকাতগুলো এক এক করে পড়তে লাগস।

নেহাল সিংয়ের মাথা বেয়ে রক্ত ঝরছে। উড়ে বেহারাগুলো পালকী ফেলে অবধড় অবধড় বলতে বলতে হাওয়া। পালকীর ভেতর ফুটফুটে জোচ্ছনা।—ওমা একি ? আমার ক্রিক্সা যে, আমারই দিদিমা...

চেঁচিয়ে ডাকলাম —নেহাল সিং নেহাল সিং ? কোথায় নেহাল সিং দ কোথায় বা কে দ

স্বপন পুরীর ভূতটা থিলখিল করে হেসে ওঠে। ভূত খোকনদের মা তখন মিষ্টি গলায় নাকী স্থরে গান গাইছে—

আধার রাঁতে জোঁনাক ছলে
থোঁকন সোঁনা ঘুঁমোয় বঁলে
আমাবস্থের চাঁদামামা টিঁপ দিয়ে সাঁয়
আমার খোঁকন কাঁলো মাঁণিক
হার মেঁনেছে চাঁদের ফিঁনিক
আয় গোঁ-আয় ঘুঁমের দেঁশে কে যাঁবিরে আয়
বনের ভেঁতর সোঁনার টিঁয়ে
আয় রেঁ আয় টোঁপর নিঁয়ে
থোঁকন সোঁনা বঁর সেঁজেছে ঘুঁমের দেঁশে যাঁয়।



আয়াত, ১৩৪৫

ভূতমায়ের সেই নাকী সুরের গান, আগলভাঙ্গার মাঠে কোন মছূত রাতচরা পাখীর কান্না, হলুদদীঘির পাড়ের একানড়ে তাল-গাছটার হড়বড়ে হাসি। নাঃ, পাগল করে

তুল্ল। ওটা আবার কি ? জানলা দিয়ে সাদা গোল একটা মড়ার মাথা কেন মরা হাসি হাসে ? নাঃ, ওটাত চাঁদই দেখছি। চাঁদটা আবার মরে গেল কখন ? দলে দলে মেঘ পেঁজা তুলোর মত হুছ করে ভেসে চলেছে মরা চাঁদকে ঢেকে ফেলতে। বিরাট পোড়ো মামার বাড়িটা অতীত দিনের কথা ভেবে থেকে থেকে দীর্ঘসাস ফেলছে। সেই ঠাণ্ডা দীর্ঘসাস একানড়ে একঠেঙ্গে তালগাছটা নড়েচড়ে হি-হি করে কেঁপে উঠছে। নাঃ, ঘুমের আর আশা নেই! ভোর হোল নাকি ? তাইত শুকতারাটা দেখি এক চোখ টিপে আর এক চোখে আমার দিকে চেয়ে তুইমী হাসি হাসছে জানলার মাথায়।

আবার ভূতের খোকনের কাল্লা—ওঁয়া ওঁয়া-ওঁয়া...আর থাকতে পারলাম না। একটা ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে ছুড়লাম তালগাছটার

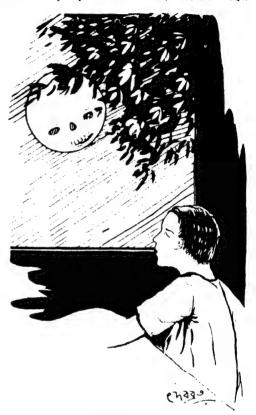

ওটা আবার কি ?

মাথা লক্ষ্য করে। অন্তুত কাগু। ভূতের ছানাগুলে। দিব্যি পাথা মেলে বক হয়ে উড়ে গেল। একানড়ে তালগাছটা এবার পষ্ট আমার দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে নেড়ে হেসে উঠল—হি-হি-হি-হি...

# বয়সের প্রতিযোগিতা

#### জন্তদের আয়ু

#### জীইন্দিরা দেবী

জু'তে বেড়াতে যাবে ? এমন চমংকার দিনটা নষ্ট না করে মনে মনে আমার সঙ্গে সোজা একবারে জু'তে হাজির হও খুব মজার অথচ দরকারী কতকগুলো জিনিস তোমাদের বলবো। কত জীব জন্ত তোমরা দেখো—হাতি, বাঘ, কুমীর, কচ্ছপ প্রভৃতি, কোনটা দেখলে ভয় লাগে আর কোনওটা বিশ্বয় বোগ হয়, কিন্তু এরা কে কতদিন বাঁচে বলতে পারো ?

ঠিক করে বলতে পারা সত্যি শক্ত, এসহদ্ধে কোন রেকর্ড রাখা হয় না। ধরো এই কোলকাত। সংব্র আমাদের কথা—জন্ম ও মৃত্যুটা করপোরেশন রেজেঞ্জি অফিসে রেকর্ডের পাতায় তোলা, তোমার জন্ম তারিপ সালটা আছে তুমি খুসী মতো দেখে আসতে পারো কিন্তু বেচারা এইসব জন্তগুলো! তবে বাড়ীর পোষনানা জন্ত আর জু'তে রাখা জন্ত তাদের মোটাম্টা বয়সের হিসাব রাখা হয়। কিন্তু বনে জঞ্চলে এ সব জীব জন্তদের আয়ু আরও অনেক বেশী।

কে কতদিন বেঁচে থাকতে পারে —এ নিয়ে এদের ভিতর প্রতিযোগিত। হলে কে জয়লাভ করতো জানো ? আচ্ছা, সেই গল্পটা তোমাদের মনে পড়ে ? সেই ষে দৌড় প্রতিযোগিতা হলো কচ্ছপ আর খরগোদের ভেতর ! কে জিতেছিল ? হা।—হা। কচ্ছপই। জীবনের এ দৌড় প্রতিযোগিতায় কচ্ছপই জয়লাভ করবে কারণ এরা সাধারণতঃ ৩০০ থেকে ৪০০ বছর অধিক বেঁচে থাকতে পারে। লগুন জু'তে ১৯০৬ সালে একটা কচ্ছপ মার। যায়—যার বয়স ৩৫০ বছর হয়েছিল। এ বিষয় কুমীরও কচ্ছপের সঙ্গে পাল্লা দেয়—কুমীর তিনশ বছর অবধি বেঁচে থাকতে পারে।

হাতী? কেমন ভয় করে আর হাসি পায় এমনি চেহারা আর চলন! এদের শরীর বৃদ্ধিতে যেমন সময় লাগে তেমনি শারীরিক অবস্থা হ্রাস পেতে সময় লাগে, এরা ১০০ বছর অবধি বেঁচে থাকতে পারে। ঈগল পাথীরাও বয়সে হাতীর সঙ্গে পালা দেয়। অনেকে বলেন, এরা তুশ বছর অবধি বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু তিমি বাবাজীর কাছে সব বাবাজীদের মৃথ চুণ; তিমির তুলনায় এরা সব নাবালোক! ৫০০ বছর এরা হেসে থেলেই বেঁচে থাকে। মাঝে মাঝে সমৃদ্দের ভিতর যে সব তিমি ধরা পড়ে এদের নাকি অনেকেই হাজার বছরের 'থোকা'! বেঁচে থাকা নিয়ে প্রতিযোগিতার কথা বল্লাম বটে কিন্তু তিমি, কুমীর আর কচ্ছপ বয়সের দিক দিয়ে এরা যেন সব স্টে ছাড়া। তা'হলে বেঁচে থাকা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অলিম্পিকের নিয়মাম্পারে এরা কি disqualified হবে?



# দেশলাইয়ের বাক্স

### त्रीकाराची अप्राप्त क्रिनामाला हि. 1.

এক সৈনিক ফাঁকা রাস্তাটা দিয়ে একা এগিয়ে চল্ছিল সহরের দিকে। পিঠে তা'র ছোট একটা বোঁচকা আর কোমরে ঝোলানো তরোয়াল। সে গিয়েছিল যুদ্ধ কর্তে, এখন ফির্ছে সে নিজের বাড়ী।

পথে তা'র সঙ্গে দেখা এক কুংসিং ডাইনির; তলাকার ঠোঁটটা তা'র খুংনি পর্য্যন্ত রুলে পড়েছে।

"শুভ সন্ধ্যা ওহে সৈনিক!" সেই ডাইনি বলে চল্ল, "কি স্থন্দর তোমার তরোয়ালটা আর তোমার যুদ্ধে যাবার বোঁচকাটা! যত টাকা চাও, নিশ্চয়ই তুমি তত টাকা পাবে।"

সৈনিক বলল, "ধন্যবাদ বুড়ী ডাইনি। কিন্তু তারপর ?"

"তারপর ?.....না না, সে আর এমন বেশী কথা কি ? তুমি টাকা চাও তো, টাকা ? শোন আমার কথা মন দিয়ে। ওই বড় গাছটা তুমি দেখতে পাচ্ছো তো ?" ডাইনি আঙ্গুল দিয়ে পথের পাশের একটা বড় গাছ দেখাল। "ওটার ভেতরটা কিন্তু একেবারে ফাঁকা! গাছ বেয়ে ওপরে উঠলেই তুমি একটা বিরাট গর্ত দেখতে পা'বে, আর সেখান দিয়ে নাম্তে আরম্ভ করলেই তুমি চলে আস্বে একেবারে গাছের ভেতরে। তোমার কোমরে একটা দড়ি বাঁধা থাকবে, যা'তে ভেতর থেকে চীংকার করে বললেই তোমাকে আমি টেনে তুল্তে পারি।"

"কিন্তু গাছের ভেতরে গিয়ে হবে কি শুনি ?" সৈনিক প্রশ্ন করল।

"কেন, টাকা পাবে—টাকা!" এক মুখ হেদে' ডাইনিটা বলে' চল্ল, "গাছের তলায় পৌছে তুমি একটা চওড়া পথ দেখতে পাবে; হাজার হাজার মোম বাতি জ্লছে সেখানে... ঝক্ ঝক্ করছে সমস্ত জায়গাটা, যেন উজ্জ্বল একটা দিন! এগিয়ে গেলেই তোমার সামনে



পড়বে তিনটে দরজা; প্রত্যেকটাকেই তুমি খুসী মত খুলতে পার্বে, কারণ দরজার সঙ্গেই লাগানো আছে তা'দের চাবি। প্রথম ঘরটার মাঝখানে আছে একটা বিরাট সিদ্ধৃক, আর তা'র ওপরে বসে' আছে একটা কুকুর "চায়ের পেয়ালার মত বড় বড় তা'র চোখ। কিন্তু তা'তে ঘাবড়াবার বিশেব কিছু নেই। আমি আমার নীল চেক্-কাট। উড়ুনিটা তোমায় দেবো। সেটাকে তুমি মেঝেতে বিছিয়ে ফেলবে; এগিয়ে গিয়ে ধরবে কুকুরটাকে আর রাখবে তুমি সেটাকে এই উড়ুনিটার ওপর। তারপর সিন্দুকটা খুলে যত খুসী পয়সা নাও না কেন, কেউই তোমায় বারণ করবে না। এ সিন্দুকের মুদ্রাগুলো সমস্তই তাঁবার। কিন্তু যনি তুমি রূপের টাকা চাও, তা হ'লে শুধু তোমাকে যেতে হবে একবার পাশের ঘরে। সেখানে সিদ্ধুকের ওপর যে কুকুরটা বসে আছে চোখ হ'টো তা'র জাঁতার মত বড় কিন্তু তা' বলে ভয়ের কিছু নেই, সেটাকে তুমি উড়ুনিটার ওপর বসিয়ে নিতে পারো যত খুসী রূপোর টাকা আছে চাব্দ তুমি যদি সোনার মোহর চাও, """ চোখ হ'টো বড় বড় করে ডাইনিটা বলে চল্ল, "যদি তুমি সোনার মোহর চাও, তাও তুমি যত ইচ্ছে পেতে পারো; শুধু তোমাকে যেতে হবে তৃতীয় ঘরটায়। কিন্তু যে কুক্রটা সে ঘরের সিদ্ধুকটার ওপর বসে আছে চোথ হ'টো তার বটগাছের মত বড় বড়! কিন্তু সেটাকেও এই উড়ুনিটার ওপর রেখে সিদ্ধৃক খুলে যত খুসী সোনার মোহর নিতে পারো।

"কথাগুলো তো নেহাৎ মন্দ লাগছে না।" সৈনিক বলে উঠল; "কিন্তু এর বদলে তোমাকে কি দিতে হবে ?"

"না না; আমার একটা কানা কড়িরও দরকার নেই। শুধু, ····'" গলাটাকে ছোট করে এনে সে বলে চল্ল, "শুধু সেখান থেকে একটা সামান্ত দেশলাইয়ের বাক্স নিয়ে আসতে হবে। আমার ঠাকু'মা ওর ভেতরে দেশলায়ের বাক্সটা ফেলে এসেছিল।"

আর কোন কথা না বলে সৈনিক তরতর করে গাছের ওপর উঠে গেল, ঝুলে পড়ল সেখানকার গহর দিয়ে আর যথন সে এসে পৌছুলো নীচে সত্যি সে দেখল সেখানে রয়েছে একটা চওড়া পথ আর জ্বছে হাজার হাজার বাতি যেন একটা ঝকঝকে দিন!

চট্পট্ সে থুলে ফেলল প্রথম দরজাটা আর দেখল সেখানে বসে রয়েছে একটা কুকুর চায়ের পেয়ালার মত বড় বড় তার চোখ ছু'টো।

ডাইনির ওড়্নাটার ওপর কুকুরটাকে বসিয়ে সৈনিক বল্ল, "সভ্যিষ্ট, তুমি তো খুব স্থানর ছোক্রা হে!" তারপর পকেট ভরে সে নিল তাঁবার পয়সা। দ্বিতীয় ঘরটার দরজা খুলে সে চম্কে উঠল '''বাপরে! জাঁতার মত বড় বড় ঘু'টো চোখ মেলে সেখানে বসে



আয়াত, ১৩৪৫

রয়েছে বিরাট একটা কুকুর। কিন্তু সেটাকে ওড়নাটার ওপর বসাতে সভ্যিষ্ট কিছু সে বলল না। সৈনিক খুল্ল সিদ্ধুকটা আর ঝক্ঝকে রূপোর টাকাগুলো দেখে ভাড়াভাড়ি ভাঁবার প্যসাগুলো ফেলে দিয়ে সে ভা'র প্রেটগুলো ঠেসে ভরে নিল রূপোর টাকাতে।

তারপর গেল সে তৃতীয় ঘরটায়। কিন্তু "ওরে বাপ রে; কি ভীষণ! সে ঘরের যে কুকুরটা রয়েছে চোখ ছ'টো তা'র সত্যিই বিরাট বটগাছের মত! কিন্তু আশ্চর্য্য, ওড়নাটার ওপর বসাতে কুকুরটা কিছু বল্ল না! ব্যগ্র হয়ে খুলল সে এ' ঘরের সিন্ধুকটা আর বিশ্বয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল! চোখের সামনে তার ঝলসে উঠল সোনার মোহরগুলো।



সেই মুহুর্জেই দৈনিকের তলোয়ারটা⋯⋯

এবার সে তার পকেট আর পোঁট্লা আর জুতো আর টুপিতে ভর্ল সোনার মোহর। তারপর খুঁজে বার ক্র্ল সেই দেশলাইয়ের বাক্সটা তারপর দড়িতে টান দিয়ে বল্ল, "ওহে বুড়ী ডাইনি, এবারে টেনে তোলো।

"এই দেশলাইয়ের বাক্সটা দিয়ে তুমি কর্বে কি শুনি ?" বাইরে এসে সৈনিক জিগু গেস করল তাকে।



আষাঢ়, ১৩৪৫

"তোমার তা'তে দরকার কি বাপু," বিরক্ত হয়ে ডাইনি বলে চলল, "তুমি তো যথেষ্ট টাকা পেয়েছো। এখন বাপু আমাকে ঐ দেশলাইয়ের বাক্সটা ফিরিয়ে দিয়ে যেখানে যাচ্ছিলে যাও!"

"যত সব বাজে বৃজ্ককি," কর্মণ গলায় সৈনিক বলে উঠল।" এই মৃহুর্প্তেই যদি না বল এটা নিয়ে কি করবে, আমার তরোয়ালটা বার করে তোমার গলাটা উড়িয়ে দেবো, বলে দিচ্ছি।"

"না, কক্ষনই না।" ডাইনি চীংকার করে উঠল আর সেই মৃহুর্ত্তেই সৈনিকের তরোয়ালটা শৃত্যে ঝলসে উঠল একবার, আর ডাইনির কাটা মাথাটা ছিট্কে গিয়ে পড়ল অনেক দৃরে। সেই নীল চেক্-কাটা ওড়নাটা দিয়ে সে ভালো করে সমস্ত মোহরগুলো বাঁধল, দেশলাইয়ের বাক্ষটা রাথল তা'র পকেটে, তারপর মনের আনন্দে শিষ দিতে দিতে সোজা গিয়ে পৌছুলো প্রথম সহরটায়।

সে সব চেয়ে ভালো সরাই খানায় উঠল, ভাড়া দিল সব চেয়ে ভালো ঘরটা আর সব চেয়ে তা'র যা' প্রিয় খাবার তারই জন্মে দিল আদেশ। এখানকার লোকের মুখে সে শুন্ল তাদের রাজার কথা আর শুন্ল স্থুন্দরী রাজকুমারীর গল্প।

দৈনিক জিগ্লেস কর্ল, "রাজকুমারীকে কি করে দেখা যায় বল্তে পারো ?"

"তা'র সঙ্গে দেখা হওয়া অসম্ভব" তারা জানাল "সে থাকে একটা বিরাট তাঁবার হুর্গে। রাজা ছাড়া কেউই সেখানে যেতে পারে না কারণ তা'র হাতে লেখা আছে সে নাকি একজন সাধারণ সৈনিককেই বিয়ে করবে।"

রাজকুমারীকে নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে সৈনিক ফিরে এলো তা'র সরাইখানায়; আর কিছুদিন তা'র সেখানে কাটল খুব ফুর্ত্তি করে। তেকস্ত কিছু দিনের ভেতরেই ফুরিয়ে গেল তা'র সমস্ত সোণার মোহর। তেন্স সরাইখানার সবচেয়ে ভালো ঘরটা ছেড়ে দিয়ে সে বাধ্য হ'ল সহরের দরিত্র পল্লীতে পায়রার খুপরির মত একটা ঘর ভাড়া কর্তে।

সেদিন সন্ধ্যায় তার কাছে মোমবাতি কেনার মতও সামাস্থ পয়সা ছিল না। হঠাৎ তা'র মনে হল সেই দেশলাইয়ের বাল্পটার কথা। দেশলাইয়ের গায়ে একটা কাঠি ঘস্তেই তা'র ঘরের দর্জাটা খুলে গেল আর সেই চায়ের পেয়ালার মত বড় চোখ ওলা কুকুরটা তা'র সামনে এসে মাথা মুইয়ে বল্ল, "আমরে ওপর কি আজ্ঞা, প্রভূ ?"

"এটা তো খুব দরকারী দেশলাইয়ের বাক্স" সৈনিক মনে মনে ভাবল; তারপর সে কুকুরটাকে বলল, "আমার জত্যে নিয়ে এসো তো কিছু টাকা পয়সা।" কুকুরটা ছুটে বেরিয়ে



আষাঢ়, ১৩৪৫

গেল আর তার পরের মৃহূর্ত্তেই, কি আশ্চর্য্য, সে নিয়ে এলো মস্ত একটা থলি তাঁবার পয়সায় ভরা ।

সৈনিক এবারে বুঝতে পার্ল সত্যিই কি অদ্ভূত ক্ষমতা এই দেশলাইয়ের বাক্সটার। যদি সে একবার কাঠি ঘসে তাহ'লে সেই কুকুরটা আসবে যেটা বসে ছিল তাঁবার পয়সায় ভরা সিন্ধুকের ওপর, তু'বার ঘদ্লে আসবে যেটা পাহারা দিচ্ছিল রূপোর সিন্ধুকটা, আর তিনবার ঘদলে আস্বে সেই ভীষণ কুকুরটা চোথ হু'টো যা'র বট গাছের মত বড়!

সৈনিক আবার ফিরে এলো সরাইখানার সেই সবচেয়ে ভালো ঘরটায়, কিন্ল আরও অনেক দামী দামী কাপড় জামা, আর তার পুরোনো ধনী বন্ধুরা আবার তাকে চিনতে পার্ল খব সহজে !

একদিন রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে সৈনিক ভাবতে লাগল, "কেউ নাকি রাজকুমারীকে দেখতে পাবে না! সবাই বলে সে না কি খুব স্থুনর; কিন্তু সারা জীবন সে যদি উচু পাঁচিলে ঘেরা তাঁবার হুর্গেই কাটায় তা হলে তার সোন্দর্য্যের সার্থকতা কি ? আমি কি তাকে একবার দেখতে পাই না ?" আর সেই মূহূর্ত্তেই সে তার দেশলাইয়ের বাক্সতে ঘদ্ল একটা কাঠি আর চায়ের পেয়ালার মত ড্যাব্ডেবে বড় চোখওলা কুকুরটা দরজা ঠেলে মাথা নীচু করে দাড়ালো তার সামনে, আদেশের প্রতীক্ষায়।

"আমি একবার রাজকুমারীকে দেখতে চাই!" সৈনিক বল্ল।

আর কুকুরটা ছুটে বেরিয়ে গেল সেই মূহূর্ত্তে আর অস্ত কিছু ভাবার আগেই সৈনিক দেখল ঘুমন্ত রাজকুমারীকে পিঠে নিয়ে কুকুরটা হাজির হয়েছে। " কি স্থন্দর দেখতে সেই রাজকুমারীকে, সত্যিই কি স্থন্দর! আর সৈনিক কিছু না ভেবেই চুমো খেলো তার হাল্কা সোঁটের ওপর। আর তারপরেই কুকুরটা ছুটে চলে গেল রাজকুমারীকে রেথে আসার জন্মে।

পরের দিন সকালে রাজা ও রাণীর সঙ্গে চায়ের টেবলএ বসে রাজকুমারী বল্ল, সে দেখেছে একটা অদ্ভূত স্বপ্ন .... যেন একটা কুকুরের পিঠে চড়ে সে গিয়েছিল রাতে এক সৈনিকের ঘরে আর সে সৈনিক না কি চুমো খেয়েছিল তা'র হালকা ঠোঁট ছ'টোর ওপর।

রাণী বললেন, "সতিটেই, এ তো বড় মঞ্জার গল্প।" কিন্তু তবুও সে রাতে রাজকুমারী যখন শুতে গেল, তখন তিনি একটা থলিতে শরষে পুরে ছোট একটু গর্ত্ত করে বেঁধে, দিলেন রাজকুমারীর জামার সঙ্গে। আর সে রাত্রেও কুকুরটা যখন নিয়ে গেল ভা'কে সৈনিকের



আবাঢ়, ১৩৪৫

কাছে, তথন কেল্লা থেকে সৈনিকের বাড়ী পর্যান্ত ছড়িয়ে পড়ল শর্ষেগুলো, অন্ধকারে কুকুরটা দেখতে পেল না সেগুলোকে। পরের দিন সকালে রাজার লোক এসে সৈনিককে নিয়ে গেল বন্দী করে।



তার পকেট থেকে দেশলাইয়ের.....

তারপর সহরের বাইরে সৈনিককে নিয়ে যাওয়া হল। মস্ত উচু এক জায়গায় ফাঁসির সরঞ্জাম সমস্ত প্রস্তুত, আর সেটাকে যিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজার সৈক্তদল আর হাজার হাজার লোক। আর রাজা আর রাণী বসে রয়েছেন স্থানর তু'টো সিংহাসনের ওপর।

ফাঁসী দেবার আগে জিগ্ণেস করা হয় অপরাধীর শেষ ইচ্ছা কি, আর সে ইচ্ছা যদি ক্ষতিকর না হয় তা হলে তাকে তার শেষ ইচ্ছে মত কাজ করতে দেওয়া হয়।

এক্ষেত্রে আমাদের সৈনিক চাইল একটা চুক্ট থেতে। রাজা অমত করলেন.না। দৈনিক তার পকেট থেকে দেশলাইয়ের বাক্সটা বার করে কাঠিগুলো ঘস্ল তিনবার। আর সেই মৃহুর্ত্তেই হাজির হ'ল সেই সব-

কটা কুকুরই, চায়ের পেয়ালার আর জাঁতার চাকার মত, আর বটগাছের মত যা'দের চোখগুলো! "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও তোমরা" চীংকার করে উঠল সৈনিক, আর তা'র কথা শুনে কুকুরগুলো লাফিয়ে পড়ল রাজ কর্মচারীদের ওপর, হাতে কিংবা পায়ে ধরে দূর করে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল তাদের। সবচেয়ে বড় কুকুরটা রাজা আর রাণীকে এতো দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল যে দেখাই গেল না কোথায় তাঁরা পড়লেন!

এই সমস্ত দেখে সমস্ত প্রজা আর সৈনিকরা ভয়ন্ধর ভয় পেয়ে গেল আর তার। চীংকার করতে লাগল, "থামাও, থামাও তোমার কুকুরগুলোকে। তুমিই হবে আমাদের রাজা, আর বিয়ে করবে আমাদের স্বন্দরী রাজকুমারীকে!

আষাত, ১৩৪৫

তারপর আমাদের সৈনিক গিয়ে বসল রাজার গাড়ীতে আর কুকুরগুলো চীংকার করে উঠল "হার্ার্—রা—রা; ছেলেরা শিষ দিয়ে উঠল মুখের ভেতর আঙ্গুল পুরে; আর অন্য সৈন্থরা হাত তুলে কর্ল অভিবাদন। রাজকুমারী বেরিয়ে এলো তাঁবার হুর্গ থেকে, আর সিতাই তা'র খুব ভালো লাগল রাণী হতে। বিয়ের ভোজ চল্ল আটদিন ধরে, কুকুরগুলোও বস্ল টেবল এর ধারে " আর সে দেশের সেই প্রচলিত কথা সিত্যি হল শেষকালে যে একজন সাধারণ সৈনিকই বিয়ে করবে দেশের রাজকুমারীকে!

#### = 否分 =

### ঐসেমিতশঙ্কর দাসগুপ্ত

স্বপ্ন দেখে ছোট্রথোকন, স্বপ্ন রচে ছ্রদেশের—
স্বপ্নে সাজে রাজার কুমার, স্বপ্ন দেখে রাজ্যজয়ের।
অনেক দ্রের অনেক দেশের, স্বপ্ন তাহার মনে ভাসে—
ছোট্রথোকন সেই স্বপনে ঘুমের ঘোরে আপনি হাসে।
তেপাস্তরের মাঠের শেষে—
সকল মানুষ সকল দেশে,

হার মানল ছোট্তখোকার কাছে। খোকার প্রাণ সেই স্বপনে নাচে।

ছোট্টখোকা স্বপ্ন দেখে, চলেছে সে সবার আগে

বড় ঘোড়ায় বর্শা নিয়ে তার।
অনেক দেশের অনেক মানুষ চল্ছে পিছু তার
সেই আনন্দে ছোট্টথোকার মন,
একটুখানি হ'ল যে উন্মন!



তারপরেতে স্বপ্ন দেখে খোকা— রাজ্যজ্ঞারের বিনিময়ে, রক্তধারা রক্তনদী হয়ে'

রক্ত-স্রোত ভীষণ ধারায় ছোটে। ঘুমের ঘোরেই থোকা উঠল কেঁদে গেল তাহার সোনার স্বপ্ন ভেক্নে।

বসে' আছে মায়ের কোলে,

খোকা দেখে তাহার স্বপ্ন শেষে। 'কেন তুমি কাঁদ খোকা'—

মা যে তারে বল্ছে হেসে হেসে।
মায়ের হাসি কানা থামায় খোকার,
'রাজ্যজ্ঞারের নেই প্রয়োজন আমার'—
খোকা তথন বলে।

একট্খানি থেমে আবার বলে—
'তুমি আমার ভাল সবার চেয়ে,
কি হ'বে মা, অমন রাজ্য জয়ে ?'



# আমার ম্যাজিক

### যাত্ত্র-পি. সি. সরকার

অল্প কয়েক মাস পৃর্বের আমি যখন চীন ও জ্ঞাপানে ম্যাজ্ঞিক দেখাইতে গিয়াছিলাম—
তখন একটা অতিশয় সাধারণ খেলা সে দেশে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই খেলাটীর
কৌশল তাহারা কিছুতেই বৃঝিতে পারে নাই বলিয়া বারবার আমাকে জ্ঞিজ্ঞাসা করিত—

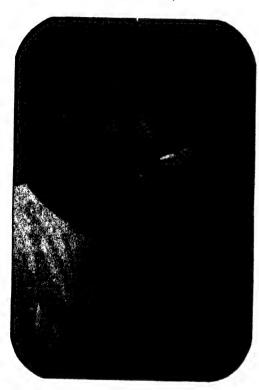

লেথকের জিহনা কাটিয়া জোড়া দেওরার প্রসিদ্ধ খেলার ডাক্তার একজন দর্শকের জিহনা ক্ষহক্তে কাটিভেছেন

কিরাপে ইহা আমি করিতে সক্ষম হইলাম। থেলাটা আর কিছুই নহে "তালাবদ্ধ বাক্স হইতে বাহির হওয়া।" চীন ও জাপানে আমি বলিয়া-ছিলাম যে "আমি যে কোন বাক্স হইতে বাহির হইতে পারি। আমাকে আটকাইয়া রাখিবার উপযুক্ত বাক্স পৃথিবীতে এখনও তৈয়ার হয় নাই।" এই চ্যালেঞ্জের ফলে অনেকে অনেক প্রকার বাক্সই আনিয়া ছিলেন এবং আমি ঈশ্বরের আশীর্বাদে সমস্তগুলি হইতেই নির্বিদ্রে বাহির হইয়া আসি। এই সমস্ত বিবরণ পাঠ করিয়া সিঙ্গাপুরের (Sunday Tribune) একটা সংবাদপত্র আমাকে 'ভারতীয় ছডিনী' নাম দেয় (Houdini of India). এন্থলে বলা আবশ্যক যে বান্ধ হইতে বাহির হওয়া ও যে কোন দেশের হাতক্তি খোলার খেলা-গুলিতে 'হুডিনি'ই জগতে সর্ব্যশ্রেষ্ঠ। তাঁহার

ঐগুলিই বিশিষ্ট খেলা ছিল—আমরা তাঁহার আবিষ্কৃত উপায়কেই কিছু উন্নত করিয়া বর্ত্তমানে বাহাছরী লইয়া থাকি। 'হুডিনি' বলিতেন যে তিনি স্ক্রাদেহ ধারণ করিতে পারেন এবং তাহারই সাহায্যে তিনি যে কোন বন্ধস্থান হইতে বাহির হইতে সক্ষম হন। আমি বান্ধ হইতে বাহির হওয়া ও হাতকড়ি খোলা প্রভৃতি খেলায় সেই হুডিনির কৌশলই অবলম্বন করি। তবে একটী বিশিষ্ট দিনের কথা লিখিতেছি—সেইদিন কিন্তু অপর একটী সাধারণ কৌশল সাহায্যে





নিজ্ঞান্ত হইয়াছিলাম। একজন ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন, "মিষ্টার সরকার, আপনি 'চ্যালেঞ্জ' করিয়াছেন যে আপনি যে কোন ভালাবন্ধ বাক্স হইতে বাহির হইবেন—সেইজন্ম আমি



'যাহসমাট' পি, সি, সরকার এগণিত হাতকড়ি অগ্রাহ্য করার খেলা

আলিয়াছি দেই 'ল্যালেগ্ন' গ্রহণ করিতে।" তিনি তাঁহার নিজের লোকের দোকান হইতে একটি প্রকাঞ্ 'ষ্টালট্রাক' আনিয়া হাজির করিলেন। আমাকে তাঁহারা বিশেষভাবে পরীকা



আমার ম্যাজিক পি. সি. সর**কা**র

আবাঢ়, ১৩০৫

করিয়া সেই 'ষ্টালট্রাক্ষে' বন্ধ করিয়া দিবেন ও বাহিরে নিজেদের ইচ্ছামত খুব শক্ত তালাবদ্ধ করিয়া চাবি নিজেদের নিকটেই রাখিবেন। আমি ভদ্রলোকের কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে একটু হাসিলাম কারণ তাঁহারা নৃতন 'ষ্টালট্রান্ধ' হইতে বাহির হওয়া কঠিন মনে করিতেছেন কিন্তু আমি দেখিলাম উহাই সর্কাপেকা সহজ্ব। এটা হইতে বাহির হইতে অলৌকিক কোন



যাহসমাটের হাত হইতে ইচ্ছাধীন তাস শৃক্তে উঠিতেছে

ক্ষমতা, ইচ্ছাশক্তি, সুক্ষাদেহ ধারণ প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কথার পর কাজ আরম্ভ হইল। সেই রাত্রিতেই বহু বিশিষ্ট গণ্যমান্ত দর্শকের সন্মুখে আমাকে হাফপ্যান্ট ও হাফসার্ট





षावीत, ১७8∢

বিশেষ পরীক্ষা করিয়া পরাইয়া— আমার জুতাটীর ভিতরও কোন কিছু লুক্কায়িত নাই দেখিয়া লইয়া সেই আনকোরা নৃতন 'ষ্টালট্রাক্কে' বন্ধ করিলেন। ডালা বন্ধ করিবার পর উহাতে ছইটা ছোট ছোট অথচ খুব কঠিন তালা বন্ধ করিলেন। তালাবন্ধ বাক্সটীকে আমাদের কাল মশারীর ভিতর চুকাইয়া তাঁহারা বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেছেন—ঠিক সেই সময়ে আন্দান্ধ এক মিনিট দেড় মিনিটকাল সময়ের মধ্যে আমি এ মশারীর ভিতর হইতে অক্ষত-দেহে বাহির হইয়া আসিলাম। দর্শকমগুলীর মধ্যে বিরাট করতালি পড়িতেছিল—সকলে আমাকে রক্তনাংসদেহ বিশিষ্ট (অশরীরী নহে) দেখিয়া ও আমার সঙ্গে কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। আমার সহকারী পরে বাক্স খুলিয়া দেখাইলেন উক্ত ট্রাক্ষের ভিতর কিছুই নাই ও তালাগুলি



ট্রাব্দের তালার কৌশল। উপরের ঐ ব্রু ছুইটাকে ভিতর হইতে থুলিতে হর

ভখনও ঠিকমত বন্ধই ছিল। এই খেলা আবার করিলাম, ক্রেমে সর্বত্রই একটা করিয়া নৃতন ট্রাছ আর এই খেলা চলিতে লাগিল। কিরুপে এই খেলা সম্ভব হইল সকলে আলোচনা করিতেছেন। কেহ বলেন মিষ্টার সরকার ভিতরে প্রবেশই করেন নাই—ভাঁহার 'মায়া দেহ' প্রবেশ করে। আবার কেহ বলেন 'ঘড়ির সময় পরিবর্ত্তন করার মত' তিনি আমাদের সকলকে যাছবিল্লা প্রভাবে ভুল দেখাইতেছেন। আবার কেহ বলেন কোন ভৌতিক উপায়ে তিনি ভাঁহার ভালা খুলিয়া কেলেন। ঐ সব আলাপ আলোচনায় আমি কিন্তু কেবলই হাসিতাম। কাহাকেও কোন কিছু বলি নাই। ব্রহ্মদেশ, সানরাজ্য, মালয়, শুাম, চীন, জাপান সর্বত্র



আষাঢ়, ১৩১৫

যেখানে যাইতাম সেখানেই প্রশ্ন শুনিতাম—"কিরূপে এটা করিলেন ?" সেদিন (১৭ই জানুয়ারী ১৯০৮) কলিকাতা আসিয়াও নিখিল ভারত বেতার (All-India Radio) কর্তৃক অনুকদ্ধ হই—কিরূপে এ বাক্স হইতে বাহির হইয়াছিলাম। রেডিও ষ্টেশনের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে এ দিন সন্ধ্যায় আমি সর্বপ্রথম আমার 'ষ্টাল ট্রাঙ্ক' হইতে নিজ্ঞান্ত হইবার কৌশুল সংক্ষেপে বর্ণনা করি। ইতিপূর্ব্বে উহা জ্বনসাধারণের নিকট একটা সমস্যা হইয়াই ছিল।

এইবার আসল কৌশলটা প্রকাশ করিতেছি। ষ্টাল ট্রাঙ্কের বাহির হইতে খোলা অসম্ভব কিন্তু ভিতরে থাকিলে উহা খোলা মোটেই অসুবিধার নয়। তালা যত কঠিনই হউক না কেন কিছুই আসে যায় না, কারণ তালার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্কই নাই। বাঙ্গের ভিতরে ক্লুর যে 'নাটগুলি আছে ভিতর হইতে উহার উপরের ছইটা খুলিলেই অনায়াসে বাহির হওয়া যায়। (নিজেদের বাড়ীর একটা ট্রাঙ্কের দিকে লক্ষ্য কর সহজেই বুঝিতে পারিবে।) শৃতন ট্রাঙ্ক হইলে উহার ক্লুগুলিও নৃতন থাকে কাজেই সামাশ্য রুমাল দ্বারা শক্ত করিয়া ধরিয়া খুরাইলেই আপনাআপনি খুলিয়া আসিবে। পুরাতন ট্রাঙ্ক হইলেই খোলা অসুবিধা কিন্তু মজা এই সকলেই নৃতন বাক্স দিতে চাহে। তাহাদের ধারণা নৃতন বাক্স বেশী শক্ত কাজেই আমাদের বাহির হওয়াও কষ্টকর। আসলে কিন্তু আমাদের তাহাতে স্ববিধাই হইতেছিল। আমি শেষে



জুতার ফাপা হিলের নির্শ্বাণ কৌশল এবং নাট খুলিবার বস্ত্রপাতি

এমন একটা চালাকী করিতাম
যাহাতে পুরাতন বাক্স হইলেও
অস্থবিধা হইত না। জুর 'নাট'
খোলার জন্ম ছোট একটা যন্ত্র
আমি নিজের সঙ্গে লইতাম।
পকেটে করিয়া লইলে সকলে
বাহির করিয়া দেখিবে সেইজন্ম
একজোড়া কায়দার জুতা তৈয়ার

করিয়া লই। জুতাটীর গোড়ালী (হিল) কাঁপা এবং একদিকে ঘুরান যায়। ঐ কাঁপা হিলের মধ্যে আমি আমার ঐ কুল যন্ত্র ও একটা কুল লোহাকাটা করাত লইয়া যাইতাম এবং যখন যেটীর প্রয়োজন হইত ব্যবহার করিতাম। এই উপায়ে বাহির হইতে ছ'চার মিনিট সময় বেশী লাগিত। আমার জামা কাপড় এমন কি জুতার মধ্য পরীক্ষা করিয়া কেহ কোন যন্ত্রের খোঁজ পাইতেন না। বলা বাছল্য যে জুতার ভিতর দেখিয়াই সকলে নিশ্চিম্ন থাকিতেন, গোড়ালীর প্রতি কাহারও অমেও কোন সন্দেহ হইত না। কুছু ছুইটা খোলা হইলে 'নাট'



আবাঢ়, ১৩৪৫

তুইটি পকেটে রাখিয়া আসিতে হয়। তারপর বান্ধ হইতে বাহির হইয়া ক্রু তুইটি খুঁজিয়া বাহির করিয়া ঐ ছিদ্রপথে আন্তে বসাইয়া দিতে হয়। তারপর সহকারী বান্ধ খুলিয়া দেখাইবার সময় উপরের অংশটিকে চাপিয়া ধরিয়া বান্ধ খুলিয়া দেখাইবেন যে উহা খালি ভিতরে কিছুই নাই। দর্শকগণ তথন যাত্ত্বরকে দেখিতেই ব্যস্ত, বান্ধ দেখিবার আগ্রহ কাহারও নাই। এই খেলা দেখাইবার কালে মেঝেটি (floor) খুবই পরিস্কার হওয়া চাই নতুবা অন্ধকারের মধ্যে ক্রু তুইটি পরে খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে। একবার আমি ক্রু খুঁজিতে বিশেষ কন্ত পাইয়াছিলাম বলিয়া পরবর্ত্তী সময় হইতে তুইটি করিয়া 'ক্রু' সঙ্গে লইয়াই যাইতাম অবশ্য উহা অলক্ষিতে ফাঁপা জুতার গোড়ালিতেই থাকিত। \*

\* রংমশাল পাঠকবর্গের মধ্যে এ সম্বন্ধে কিছু তব্য থাকিলে লেখকের নিকট (রংমশালের ঠিকানায়) পত্র বাবহার করিতে পারেন।

> বিশ্ববিখ্যাত যাত্মমাট—পি সি স্বরকার আগামী সংখ্যা রংমশালে কয়েকটি তাসের শ্বেলার মজার কৌশল সম্বন্ধে লিখিবেন। তাহা পড়িয়া তোমরাও সেই খেলাগুলি দেখাইতে পারিবে।



িপৃক্ষপ্রকাশিতের পর ী

মা এসে ওকে কোলে তুলে নিলেন, তারপর আদর করে বল্লেন যে খোকাকে নাকি ওই বাঁচিয়েছে। বাবাও বললেন, "সত্যি, বেজীটা ছিলো বলেই তো খোকা বেঁচে গেলো।" খোকা শুধু বড়ো বড়ো চোখ করে তাকিয়ে রইলো। রিকিটিকির বেশ মজা লাগছিলো ওদের এরকম ব্যস্থতায়।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার সময় রিঞ্চিটিঞ্জির বারবার মনে পড়ছিলো সাপ আর তার বৌয়ের কথা। খাওয়া হ'য়ে গেলে খোকা ওকে নিয়ে গেলো ওর বিছানায়। তারপর রিঞ্চিটিঞ্জির অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর পাশে জাের করে শুইয়ে রাখ্লো। শুয়ে থাক্তে ওর ভারী বিশ্রী লাগছিলো তব্ও ও এতটুকু আঁচড়ালো না। ওকে রীতিমত সভ্য বল্তে হ'বে। খোকা ঘুমিয়ে পড়া মাত্র ও চলে গেলো বাড়িটার চারপাশে একবার ঘুরে আস্তে। অন্ধকারে তাে ছুঁচার সঙ্গে ধাঞাই লেগে গেলো। "আমাকে মেরো না," ছুঁচো প্রায় কেঁদে ফেল্লো, "রিঞ্চিটিঞ্জি আমাকে মেরো না।"

রিকিটিকি বল্লো, "ভোমার মন্ত একটা অপদার্থকে মেরে আমার কী হবে ? আমি সাপ মারি, জানো ?"



আয়াচ, ১৩৪৫

বিজ্ঞের মত ছুঁচো বললো, "ছাখো, যারা সাপ মারে তারা আবার সাপের হাতেই মারা পড়ে। তাছাড়া অন্ধকারে যদি সাপটা আমাকে কামড়ে ছায়, তুমি বলে ভূল ক'রে ?" ছুঁচোর কারা পেলো।

বিক্লিটিক্কি অভয় দিয়ে বদলো, "কী করেই বা কামড়াবে ? সাপটা থাকে বাগানে— আর বাগানে তো তুমি কখনো যাওনা।"

"है **इ**त्रें वामात्क वल हिला—" हूँ हो मायशात हो ए (या राता) ?

"की वनिছिला?"

"চুপ্" ছুঁচো ফিস্ফিস্ করে বল্লে, "তোমার উচিৎ ছিলো ইহুরের কাছে যাওয়া।"

বিরক্ত হয়ে রিক্কিটিকি বল্লো, "তা যথন যাইনি তথন তোমাকেই বল্তে হবে সব কথা, বুঝলে ? বলো শীগ্গির নইলে দিলুম কামড়ে।"

ছুঁচো কেঁদে ফেল্লো। তারপর হঠাৎ কান্না থামিয়ে বললো "রিকিটিকি শুন্তে পাচ্ছনা? ভয়ে ছুঁচোর গলা বুজে এলো। রিকিটিকি কান পেতে রইলো। নিশুতি রাত। মনে হ'লো কোথায় যেন একটা অফুট থশ্থশ্ শব্দ শুন্তে পাওয়া গেলো। মেঝেয় সাপের গায়ের খশ্থশ্ শব্দ—রিকিটিকি খুব ভালো করেই জানে। শব্দটা ভারী পাংলা। বাথ্কমের নর্দ্ধনা দিয়ে সাপটা ভেতরে চুক্তে না তো ?

বেজী নিঃশব্দে বাথ্কমে ঢ্ক্লো। সাদ। মস্থ দেয়ালের নীচে একখানা ইট সরিয়ে জল বেরুবার পথ করে দেয়া হয়েছে। গর্তুটার কাছে এগিয়ে যেতেই ও শুন্তে পেলো বাইরে সাপ আর তার বৌ ফিস্ ফিস্ করে কী বল্ছে ?

"ছাখো, বাড়ীতে যখন লোকজন থাকবে না" সাপ-বৌয়ের গলা শুন্তে পাওয়া গেলো তখন বেজীটাও সরে পড়বে দেখে নিও। তারপর বাগানটা আবার হবে আমাদেরই।... এই গর্ভটা দিয়ে ঢুকে পড়ো।...ভালো কথা, আগে কামড়াবে সেই বড় লোকটাকে—যে করাত সাপষ্টাকে মেরেছিলো...বুখলে ? তারপর আমরা ত্বজনে বেজীটাকে দেখে নেবো।

"শুধু শুধু লোকটাকে কামড়ে কী হবে ?" সাপটা জিজ্জেস করলো।

"বা-বে" সাপ-বে উত্তর দিলো, "বাংলোতে যথন লোকজন কিছু ছিলো না, তখন দেশ তে পেয়েছিলে ঐ পাজী বেজীটাকে ? যতদিন বাংলোটা থাক্বে খালি ততদিন আমি আর তুমিই এ বাগানের হর্তাকর্তা, তা জানো ?...তারপর আমার ডিমগুলো আবার কাল পরশুর ভেতরেই ফুট্বে। তখন বাচ্চাদের জন্ম জায়গা চাই না ?"



আধাত, ১৩৪৫

সাপটা বললো, "ভাইত, সে কথা ভোঁ ভেবে দেখিনি। কিন্তু আমি বল্ছি কী বেজাটার পেছনে আর লেগে কী হবে ? বাড়ীতে লোকজন না থাক্লে ও তো নিজেই চলে যাবে... কী বলো ? - আচ্ছা তুমি যাও আমি ঢুকে পড়ি।"

কথাগুলো শুন্তে পেয়ে বেজী রাগে কাঁপছিলো।...ওদিকে গর্ত দিয়ে সাপের মাথাটা আন্তে আন্তে চুক্তে লাগলো তারপর বেরুলো ওর পাঁচহাত লম্বা ঠাণ্ডা শরীরটা। অতবড়ো গোখ্রো সাপটাকে আধার রাতে দেখে বেজী রীতিমতো ঘাব্ছে গেলো।

সাপটা মাথা তুলে অন্ধকারের ভেতর তাকালো। ওর চোথহটো চক্চক্ করছে। আন্তে আন্তে সাপটা তুল্তে লাগলো তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়ে শব্দ ক'রে জল থেলো জলের টব থেকে। ওমা, সাপটা নিজের মনেই কী বল্ছে। খানিকটা শুনতে পাওয়া গেলো,—

"—মোটা লোকটার আবার একটা লাঠি আছে—" এর পরের কথাটা বোঝা গেলোনা "—এখানে ঠাণ্ডায় বসে থাকা যাক্। বাথ্জনে এলে তো আর হাতে লাঠি থাক্বে না, তখন ছোবল দেওয়া যাবে।"

জলের টবটার কাছে ছিলে। একটা মাঝারি গোছের কল্সী। কলসীর নীচটা জড়িয়ে সাপটা পড়ে রইলো কুগুলী পাকিয়ে। রিকিটিক্তি এতক্ষণ মড়ার মত পড়ে ছিলো। এইবার এগিয়ে এলো হাল্কা পায়ে নিঃশব্দে, সাপটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমস্ত সাপটার দিকে তাকিয়ে রিকিটিক্তি ভাবতে লাগলো কোন্ জায়গা কামড়ে ধরা সবচেয়ে স্থবিধেজনক।

এক কামড়ে পিঠ ভেঙ্গে দিতে না পারশে পিঠে কাম্ছে কোনো লাভ নেই। ওরকম মোটা পিঠটা ভেঙ্গে দিতে পারবে—তাও এক কামছে—এ ভরসা ওর হ'লো না। লেজে কামড়ালে তো সাপটাকে শুধু কেপিয়ে ভোলা হ'বে। এখন বাকী রইলো শুধু মাথা। "মাথাটা কামড়ে ধরাই ভালো," রিক্কিটিক্কি ভাবলো, "হাা—একবার কামছে ধরলে আর ছাড্চিনে।"

রিকিটিকি ঠিক্ হয়ে নিলো তারপর লাফালো। সাপের মাথাটা আবার সমস্ক শরীর থেকে একটু আল্গা হ'য়ে পড়েছিলো। প্রাণপণে দাঁত বসিয়ে দিতেই সাপটার ছুম গেলো ভেঙে।...তারপর কুকুর যেম্নি করে ইত্রকে ঝাকুনি দেয় তেম্নি করে সাপট। ঝাকুনি দিতে লাগলো—ক্যাপার মত এদিকে সেদিকে ছুটোছুটি ক'রে। রিকিটিকি কামড়ে পড়ে রইলো— মৃত্যুপণ করে। ওর শরীরটা শপাং শপাং ক'রে চাবুকের মত মেঝেয় আছড়ে পড়তে লাগলো। সাবানের কেস, ব্রাশ, ঘটি আরো কী সব ক্লিনিব শব্দ করে উল্টে পড়ে গেলো। নিশুতিরাতে



সেই শব্দুই অনেক বড়ো হয়ে শোনালো। বেজী ওর কামড আরো শক্ত করতে লাগলো। মরেই যদি যায় তবে সবাই যেন দেখাতে পায় ও মরেছে বীরের মত লড়াই ক'রে।

বেজীর মাথাটা কী রকম ঘুরতে লাগলো। মনে হ'লো সমস্ত শরীরটা যেন টুকরে। টুকরো হ'য়ে ভেঙে পড়ছে। এমনি সময় ওর পেছনে বাজের মত প্রচণ্ড একটা আওয়াজ হ'লো। আগুনের মত গ্রম বাতাসের একটা ঝাপটায় বেজী জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। লাল আগুনের হলকায় ওর লোম গেলো ঝল্সে ।...গোলমালে জেগে উঠে বড় লোকটি তার বন্দুকের ছুটো নলই একসঙ্গে ছেডে দিয়েছেন সাপের ফণার ঠিক পেছনে।

রিকিটিকি খানিক পড়ে রইলো চোথ বুজে, অসাড় হয়ে। বেঁচে নেই বলেই মনে হ'লো। ওকে তুলে নিয়ে তিনি বললেন, "ওগো, এবারও সেই বেজীটা খুব বাঁচিয়েছে আমাদের।"

খোকার মা ঘরে ঢুকলেন। ভয়ে তাঁর মুখ ছাইএর মত শাদা হয়ে গেছে। বিস্ফারিত চোথে উনি সাপটার ভিন্নভিন্ন অংশের দিকে ভাকিয়ে রইলেন।

ততক্ষণে রিকিটিকির জ্ঞান ফিরে এলো। কোনোরকমে ও চলে গেলো খোকার বিছানার কাছে। সারা গায়ে অসহা বাথা। রাতে ভালো ঘুম হ'লো না। বারেবারে ঝাঁকুনি দিয়ে দেখ ছিলো গায়ের হাড়গোড় ভেঙে গেছে নাকি।

রাত পোহালে শরীরটা একটু খারাপ বোধ হচ্ছিলো কিন্তু কালকের কথা ভাবতেই ভারী মঙ্গা লাগলো। কিন্তু সাপ-বৌ রয়েছে এখনো। তারপর-ভাঁগা-ভালে। কথা সাপ-বৌ যে ডিমগুলোর কথা বলছিলো সেগুলো কবে ফুট্বে কে জানে গুটুনটুনির কাছে একবার যাওয়া উচিত।

না খেয়ে দেয়েই রিক্কিটিকি দৌড়ে গেলো বাগানে। সেখানে তথন টুনটুনি চীৎকার করে গান গাইছে। সাপের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়েছে বাগানময়। ঝাডুদার সাপের শরীরটা ফেলে দিয়েছে ময়লার গাদার উপর।

'এইয়ো' রিকিটিকি রেগেমেগে বললো, "এখন কি গান গাইবার সময় ?"

টুনটুনি গেয়ে চললো, "সাপ মরে গেছে—কী মজা—মরে গেছে। বীর রিক্কিটিকি সাপের মাথা কামড়ে ধরেছিলো—কিছুতেই ছাড়েনি। মস্ত বড় লোকটি নিয়ে এলো আগুন-লাঠি আর সাপটা পড়ে গেলো হু'টুকরো হয়ে। সাপটা আর আমার বাচ্চাদের খেতে পারবে না-কী মজা।"

চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রিক্কিটিকি বললো, "সাপ-বৌ কোথায় জানো ?"



আষাঢ, ১৩৪৫

উত্তর না দিয়ে টুনটুনি গেয়ে চললো, "সাপ-বৌ বাথরুমের গর্ত্তের কাছে গিয়ে সাপকে কত ডাক্লো। সাপ বেরিয়ে এলো বটে কিন্তু একটা লাঠির ডগায়। ঝাড়ুদার একটা লাঠির ডগায় করে ওকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো ময়লার গাদার উপরে। এসো আমরা সবাই মিলে গাই বীর রিকিটিক্কির জয়গাথা।"

টুনটুনি গলা ফুলিয়ে গান গাইতে লাগ্লো।

"রিক্কিটিক্কি বললো, "জাথো টুনটুনি, আমি যদি একবার তোমার বাসায় উঠতে পারি তবে দেবো তোমার ছানাগুলোকে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে १....গান থামাবে কিনা শুনতে চাই।"

"কী নলছে। ?" ভয়ে ভয়ে গান থামিয়ে টুনটুনি বললো।

"সাপ-বৌ কোথায় জানো ?"

"আস্তাবলের কাছে যে ময়লার গাদ। আছে তারি ধারে বসে কাঁদছে মরা সাপের জন্ম। সত্যি, রিকিটিক্কি তোমার কী সাহস।" "বাজে কথা বোলো না। সাপ-বৌ কোথায় ডিম লুকিয়ে রেখেছে জানো ?"

"ঐ তো দেয়ালের কাছে গোলাপ-ঝাড়ের আড়ালে, যেখানে সারাদিন রোদ পড়ে। হপ্তাতিনেক আগে ও ডিমগুলো লুকিয়ে রেখেছিলো ওখানে।"

"আমাকে বলোনি কেন এতদিন ? যাকগে, দেয়ালের কাছে সেই মস্ত বড়ো গোলাপ-ঝাড়টার কাছে বললে না ?"

"সে কী হে, ডিমগুলো খেয়ে ফেল্ছো না তো?"

"থাবোনা বটে কিন্তু যাহোক একটা কিছু করব। ছাখো টুনটুনি, ভোমার যদি একটুও বৃদ্ধি থাকে ভাহলে ভূমি আস্তাবলের কাছে উড়ে যাও। ভারপর এমন ভাব দেখাও যেন ভোমার ডানা গেছে ভেঙে ভূমি উড়তে পারছো না। ভারপর সাপ-বৌকে ভূলিয়ে নিয়ে এসো ভোমার বাসার কাছে, বৃথলে ? এদিকে আমি গিয়ে ডিমগুলোর যাহোক্ একটা গতি করে ফেলি।"

কিন্তু টুনটুনির ভারী কষ্ট লাগলো ডিমগুলোনষ্ট করবার কথা শুনে। ওর নিজের বাচ্চারাও ডিমফুটে বেরোয় কিনা ভাই। কিন্তু টুনটুনি-বৌ ভারী চালাক। গোখ্রোর ডিম মানে যে ছোট ছোট আরো গোখ্রো সাপ সেটা ওর জানা আছে। টুনটুনি চড়ুইকে বাচ্চাদের পাহারায় রেখে টুনটুনি-বৌ উড়ে চলে গেলো। আর টুনটুনি গান গাইতে লাগলো আগের মত। টুনটুনিটা বড়ো বোকা।



আষাঢ়, ১৩৪৫

ময়লার গাদার কাছে সাপ-বৌ বসে ছিলো। টুনটুনি-বৌ ঝট্পট্ করতে করতে গিয়ে পড়লো ওর সামনে। তারপর কাঁদতে কাঁদতে বললো, "ওমা, আমার ডানা গেছে ভেঙে। আমি আর উড়তে পারছি না। ও বাড়ীর ছেলেটা ঢিল ছুঁড়ে মেরেছে।" টুনটুনি-বৌ অসহায়ভাবে ডানা ঝট্পট্ করতে লাগলো!

সাপ-বৌ মাথা তুলে তাকিয়ে হিস্হিদ্ করে বললো, "তুমি—হঁ্যা—তুমিই তোরিক্কিটিকিকে সাবধান করে দিয়েছিলে—যখন আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে শেষ করে দিচ্ছিলুম।
...ডানা ভেঙে এবার পড়েছো আমার মুখেই বেশ"...সাপ-বৌ ধ্লোর উপর দিয়ে সর্সর্
করে টুন্টুনি-বৌয়ের দিকে এগিয়ে গেলো।

"মাগো, ডানাটা একেবারে ভেঙে গেছে।" টুনটুনি-বৌ কোঁদে ফেললো। সাপ-বৌ বললো, "মরবার আগে শুনে যদি কিছু সান্ধনা পাও তবে শোনো। তোমাকে শেষ করে আমি বোঝাপড়া করবো ও বাড়ীর ছেলেটার সঙ্গে, বুঝলে গ এখন তোমরা দেখছো সাপটা ম'রে কাঠ হয়ে ময়লার গাদার উপরে পড়ে রয়েছে, নয় গ" সাপ-বৌয়ের চোখ চক্চক্ করে উঠ্লো, "কিন্তু আমিও বলে রাখছি, আজ রাতেই ও-বাড়ীর ছেলেটাও এমনি ধারা ম'রে কাঠ হয়ে পড়ে থাকবে, দেখে নিয়ো।...দৌড়ে পালালে কী হবে গ ধরে ফেললুম বলে। তাকাও দেখি একবার আমার দিকে।"

টুনটুনি-বৌ মোটেই অত বোকা নয়। ও জানে—পাখীরা সাপেদের চোখের দিকে তাকালে এত ভয় পায় যে আর নড়াচড়া পর্যাস্ত করতে পারে না। টুনটুনি-বৌ মিহিগলায় কাঁদতে কাঁদতে ঝট্পট্ করে কেবলই সরে সরে যেতে লাগলো। সাপ-বৌও আস্তে আস্তে বাভিয়ে দিলো ওর গতি।

রিক্কিটিকি শুনতে পেলো ওরা আস্তাবলের রাস্থা দিয়ে চলে গেলো। সেও ছুটে চল্লো দেয়ালের কাছে সেই গোলাপ ঝাড়ের কাছে। মস্তবড়ো ঝাড়। চারপাশ আগাছায় ভর্ত্তি। একটু খুঁজতেই শুক্নো ঘাসের গরম বিছানায় সাদা সাদা গোটা পঁচিশেক ডিম পাওয়া গেলো। বেশ বৃদ্ধি করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। হঠাং নজ্বরে পড়ে না।

সাদা খোলার ভেতর দিয়ে আশ্চর্যাভাবে দেখা যাচ্ছিলো ভেতরে ছোট্ট ছোট্ট গোখ্রো সাপের বাচনা কুঁকড়ে পড়ে রয়েছে। ছ'একদিনের ভেতরেই ফুট্বে। আর ডিম ফুটে বেরি-রেই মারবে মানুষ মারবে বেজী—রিকিটিকি একধার খেকে ডিমগুলো ভেঙে ফেলে ভেতরের বাচনাগুলোকে থেঁংলে দিতে লাগ্লো? মাঝে মাঝে ঘুরে ফিরে দেখ্ছিলো কিছু বাদ ষাচ্ছে নাকি।



আয়াঢ়, ১৩৪৫

দেখ্তে দেখ্তে আর মাত্র তিনটে ডিম রইলো। এমন সময় শুন্তে পাওয়া গেলো টুনটুনি-বৌ চীংকার করে বলছে, "রিকিটিকি, সাপ-বৌ বারান্দায় উঠ্ছে—শীগ্রির এসো— ওর মংলব ভালো নয়।"

চোখের নিমেষে রিকিটিকি ছ'টো ডিম গুঁড়ো করে দিলো তারপর বাকী ডিমটা মুখে করেই প্রাণপণে দৌড়ে বারান্দার দিকে চলে গেলো।

বাইরে বারান্দায় মা, বাবা আর থোকন চায়ের টেবিলে বসে আছে। একটু এগিয়ে রিক্কিটিক্কি দেখ তে পেলো ওরা ভয়ে পাঙাশ হয়ে গেছে—বসে আছে পাথরে গড়া মূর্ত্তির মত। কেউ এতটুকু নড়ছে না।

ওমা, খোকার চেয়ারের পায়া জড়িয়ে ধ'রে সাপ-বৌ হিস্হিস্ করে ছল্ছে। সামনেই রয়েছে খোকার খালি পা। ইচ্ছে করলেই ছোবল দেয়া যায়।

বড়ো বড়ো চোথ করে থোকা তাকিয়ে আছে বাশার দিকে, বাবা কোনরকমে ফিস্ ফিস্ করে বল্লেন, "থোকা নড়োনা একটুও।"

तिकिंगिकि ছूटि এला।

"ছাখো সাপ-বৌ" রাগে লাল হয়ে রি। कটি কি বললো।

সাপ-বৌ জবাব দিলে। না তাকিয়েই, "এইযে তুমিও এসেছো ় রোসো, তোমার সঙ্গেও বোঝাপভা করব।

ভাথো ওরা কী রকম ভয়—ভালো কথা, তুমি একপা এগোলেই খোকাকে কামড়ে দেব। কাজেই সাবধানে থেকো।"

"তোমার ডিম দেখেছো ? এই ছাখো। বাকীগুলোর কী করেছি দেখে এসো।"

এবার ফিরে তাকাতেই সাপ-বৌ দেখতে পেলো একটা ডিম পড়ে আছে বারান্দায়, দেখেই চেঁচিয়ে উঠ্লো, "এই, আমার ডিম ফিরিয়ে দাও বল্ছি।" ডিমটা ত্র'পায়ে আঁকড়ে ধ'রে বেজী বললো "কী দাম দেব ডিমটার ? মনে রেখো পঁচিশটা ডিমের মধ্যে এই একটাই রয়েছে। বাকীগুলো বোধহয় এতক্ষণ পিপঁড়েরা খাছেছ।"

"সাপ-বৌ চোখের পলকে ফিরে দাঁড়ালো।" সব ভূলে গেলো. একটা ডিমের জন্ম। রিক্কিটিক্কি দেখ তে পেলো খোকার বাবা মস্ত বড়ো একটা হাত বের করে খোকাকে ভূলে নিলেন, চায়ের টেবিলের উপর দিয়ে—সাপের নাগালের বাইরে।

রিঞিটিকির ভারী ফুর্ত্তি হ'লো, বললো "ব্যস্ খোকাকে বাবা তুলে নিয়েছেন।...কাল বাধ্রুমে সাপকে কে কামড়ে ধরেছিলো জানো ? আমি—আমি—বুঝলে ? আমি।" বেজী



আয়াঢ, :৩৪৫

লাফাতে আরম্ভ করে দিলো, "আগুন-লাঠিতে ওকে ছ'টুক্রো করে উড়িয়ে দেবার অনেক আগেই ও শেষ হ'য়েছিলো।...রিক্, টিক্, টিক্কি, টিক্কি, টক্। চলে এসো সাপ-বৌ, বেশীক্ষণ বেঁচে থাক্তে হবেনা তোমায়।"

সাপ-বৌ দেখ্লো অবস্থা বড়ো সঙীন্। ছোট ছেলেটাকে কামড়ে দেবার স্থায়োগ গেলো ফদ্কে। এদিকে ডিমটাও আবার রয়েছে রিক্কিটিক্কির থাবার ভেতরে। কাজেই ফণা নামিয়ে সাপ-বৌ বললো "ডিমটা দিয়ে দাও রিকিটিক্কি, আমি চলে যাচ্ছি।"

"যাবে আর কোথায় ? তুমিও পড়ে থাক্বে সাপের পাশে ময়লার গাদার উপরে বুঝ্লে ? ভাখো, থোকার বাপও গেছেন তার সেই শব্দওয়ালা লাঠি নিয়ে আস্তে---''

মরীয়া হ'য়ে সাপ-বৌ ঝাঁপিয়ে পড়লো ওরদিকে; রিকিটিকি লাফিয়ে পেছনে সরে গেলো। সাপ-বৌ ছোবল দিলো বারবার—রিকিটিকির গায়ে লাগলো না একটাও। শপাৎ শপাৎ করে গুর মাখাটা শুরু পড়তে লাগ্লো মেঝের উপর।...রিকিটিকি চেষ্টা করছিলো সাপ-বৌরের পেছনে যেতে। সেটা টের পেয়ে সাপ-বৌ ঘুরে ঘুরে যেতে লাগলো মুখোমুখী থাকবার জন্য। উত্তেজনায় বেজী ভুলে গেছে ডিমটার কথা। বারান্দার উপরে ওটা স্থির হয়ে পড়ে আছে। রিকিটিকির অজাস্থে সাপ-বৌ-আস্থে ওদিকে এগিয়ে গেলো। তারপর রিকিটিকির এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে ডিমটা মুখে করেই বিহাৎগতিতে চলে গেলো বারান্দার সিঁড়ির দিকে। রিকিটিকিও ছুটলো পেছনে পেছনে। কিন্তু গোখ্রো সাপ যখন প্রাণের দায়ে ছুটতে থাকে ভখন সে এত তাড়াতাড়ি চলে যে না দেখ্লে তোমরা কল্পনা করতে পারবে না।

রিকিটিকি জানত একবার যদি সাপ-বৌ কোন রকমে পালাতে পারে তবে এমনি ধার। আরো কত বিপদ যে দেখা দেবে তার ঠিক নেই।

সাপ-বৌ ছুটলো সোজা সেই কাঁটাঝোপের নীচের লম্বা লাম্বা ঘাসবনের দিকে। ছুটতে ছুটতে রিকিটিকি শুন্তে পেলো চড়ুইটা এখনো গান গাইছে বোকার মত। . কিন্তু টুনটুনি-বৌ ভারী চালাক্। সাপ-বৌকে আস্তে দেখেই উড়ে ওর মাথার খুব কাছে ডানা ঝট্পট করতে লাগলো। টুনটুনিও যদি ভাই করতো তবে ছ'জনে মিলে হয়তো ওকে আটকে রাখ্তে পারতো—কিন্তু সাপ-বৌ শুধু ফণাটা নামিয়ে ছুটতে লাগলো। তবুও সেই এক মুহুর্ত্তের বাধাতেই রিকিটিকি সাপ-বৌকে ধরে ফেল্লো।

সাপ-বৌয়ের বাসা হ'লো একটা বড়গোছের ইত্বের গর্ত্তে। গর্ত্তে চুকে পড়বার সময় বেজীর সাদা সাদা ছোট্ট দাঁতগুলো সাপ-বৌয়ের লেজে আটকে গেলো। সাপ-বৌয়ের সঙ্গে



আষাচ, ১৩৪৫

সঙ্গে রিক্কিটিকিও ভেডরে ঢুকে গেলো। বেজীরা সাধারণতঃ সাপেদের গর্ত্তে ঢোকে না— বিশেষ ক'রে গোখ্রো সাপের —কিন্তু রিক্কিটিকি ঢুকে গেলো একটুও চিন্তা না করে।

গর্ত্তের ভেতরে ঘন অন্ধকার কোথায় যে তার শেষ তাও জ্ঞানা নেই। রিকিটিকি চোখ বুজে কামড়ে পড়ে রইলো আর মাঝে মাঝে পেছনের তু'প। দিয়ে গর্ত্তের ভিজা মাটি আঁকড়ে ধরতে লাগলো ব্রেকের কাজ করবার জন্ম।

তারপর গর্ত্তের মুখের ঘাসগুলো কিছুক্ষণ নড়ে চড়ে স্থির হয়ে গোলো। টুনটুনি বললো, "সব শেব হয়ে গেলো। এখন আমরা গাইবে। এর মৃত্যু সঙ্গীত। বীর রিক্কিটিকি মরে গেলো। গর্ত্তের মধ্যে পেয়ে সাপ-বৌ ওকে নিশ্চয়ই মেরে ফেল্বে।" টুনটুনি গাইল ভারী করুণ একটা গান। ও নিজেই সেটা তৈরী করে নিলো এক মিনিটের মধ্যে। যখন টুনটুনি সবচেয়ে করুণ জায়গাটা গাইছিলো। ঠিক্ তখন ঘাসগুলো আবার নড়তে লাগ্লো আর রিক্কিটিকি গাময় ধূলো কালা মেথে গর্তের বাইরে বেরুতে লাগলো—ওর লম্বা লম্বা গোঁফ চাটতে চাটতে টুনটুনি থেমে গেলো একটা অফ্রুট শব্দ করে। রিক্কিটিকি লোম থেকে খানিকটা ধূলো ঝেড়ে ফেলে হেঁচে ফেললো। তারপর বললো "একেবারে শেষ করে দিয়েছি। সাপ-বৌ আর গর্তের বাইরে বেরুবে না।"

ঘাসের গোড়ায় যে লাল লাল পিঁপড়েগুলো থাকে ওরা শুন্তে পেলো একথা। তারপর একজন করে সার বেঁধে নীচে নেমে গেলো রিকিটিকির কথা পর্য করবার জন্য।

রিকিটিকি নরম ঘাসের উপরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুম আর ঘুম ?...সে ঘুম ভাঙলো একেবারে বিকেল ? ঘুম থেকে উঠে ও বললো এখন বাড়ী য।ই। "টুনটুনি, তুমি তুমি কারঠোক্রাকৈ বলে দিয়ো—ও যেন সবাইকে বলে দেয় যে সাপ-বৌ আর বেঁচে নেই ? বুঝলে ?"

"কাঠঠোক্রাকে চেনো? ঐ তো যে পাখিটা ঠিক্ কাঠকাটার মত শব্দ করে। কেন করে জানোনা বুঝি? বলছি শোনো, এমনি করে ওরা নাকি বাগানে বাগানে সব খবর বলে বেড়ায়। যারা শুনতে জানে তারাই বোঝে?"

রিন্ধিটিন্ধি যেতে যেতে শুন্তে পেলো কাঠঠোক্রা বলছে—"ঠক্-ঠক্ সাপ গেছে মরে ঠক-ঠক ঠক সাপ-বৌও আর বেঁচে নেই, ঠক্-ঠক্"—

বাগানের সব পাখীরা গান গেয়ে উঠলো। ব্যাঙ্গুলো যোগ দিলো সেই সঙ্গে। কেননা সাপ আর তার বৌ ব্যাঙ খেতো ধ'রে ধ'রে আর তার সঙ্গে ছোট ছোট পক্ষীও।

রিকিটিকি বাংলোতে ফিরে গেলো।



আষাঢ়, ১৩৪৫

ওর সেদিনকার আদর তোমরাই কল্পনা করে নিও। কী বলো ? আমরা শুন্তে পেয়েছি, রিক্কিটিকি নাকি এখনও সেই বাগানেই আছে ছোট্টখাট্ট একটি রাজ্ঞার মত। আর একটিও গোখ্রো সাপ নাকি যত বড় সাহসীই হোক্না কেন—বাগানে মাথা গলাতে অবধি সাহস পায় না।\*

# উড়ে জাহাজ

#### নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আমি যথন বড় হবে। উড়ো জাহাজ চালাবো,
আকাশ বেয়ে হাওয়ায় ভেসে দূর বিদেশে পালাবে।।
থ্ব উঁচু যে দেবদারু গাছ, সেও রবে ঢের নীচুতে,
বাজ পাখীতেও পাত্তা আমার পাবেই নাকো কিছুতে।
হিমালয়ের মস্ত চূড়া, তারো অনেক উপরে
চলবে আমার উড়ো জাহাজ—সকাল বিকেল হপরে।
কোথায় বাড়ী তোমার আমার, কেত-খামার আর পৃথিবী ?
থাকবে পড়ে মাটির বুকে—তখন তোরা কি দিবি ?

আটলান্টিক অকূল সাগর পার হতে কেউ পারে না,
আমার জাহাজ পার হয়ে যায়, একটু কু ধার ধারে না !
দূরবীণেতে দেখবো আমি ছোট্ট হয়ে ছনিয়া,
সাগর কোলে ভাঁটার মতো ছলছে কি গান শুনিয়া।
গাছপালারা পিঁপড়ে যেন লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে,
শুঁয়োর মতো ডাল পালা সব আকাশ পানে বাড়িয়ে।
গাড়ী ঘোড়া ঘরবাড়ী আর কারখানা কি বাগিচা,
সমতলের বক্ষে যেন আবছা আলোর গালিচা!

<sup>\*</sup> Kiplingএর "The Jungle Book" পেকে বেওরা।

#### উড়ো জাহাজ নন্দগোপাল সেনগুপ



নীক্ষামার উঠানে আর নিতাই ঘোষের পুক্রে, বলাইপুরে আড়ংঘাটে বলাগড় কি স্পুরে, হাজার হাজার ছেলে নেয়ে থাকবে শুনু তাকিয়ে, যাচ্ছি আমি জাহাজ চড়ে দিবিয় তাদের গাঁ দিয়ে। আমার যহু কান মলে দেয়, ক্লাসের পড়া পারি মি, চুলের মুঠি ধরে সেদিন মারলে আমায় তারিণী, সেদিন তারা থাকবে কোথায়, লজ্জা তারা পাবে না গ্ চলছে আমার উড়ো জাহাজ, দেখতে তারা যাবে না গ

চলবে আমার উড়ে। জাহাজ সাধা আকাশ কাঁপিয়ে।
চলবে জাহাজ কলেব পাথা হালকা হাওয়ায় ফাঁপিয়ে।
তুলোর মতো উড়ন্ত মেঘ থাকবে পাশে ছড়িয়ে,
কালগে ছোঁয়ায় রৃষ্টি ধারা পড়বে গায়ে গড়িয়ে।
চাতক পাথী পাখনা মেলে ঘুরবে চাকার কাছেতে,
বিকেমিকিয়ে খেলবে আলো মাটির তলার গাছেতে।
সার্দি থেকে দেখবো আমি বিশাল মক্র সাহারা,
উটের পিছে বোঝাই দিয়ে পার হয়ে যায় কাহারা।

রাত্রি বেলা কিন্তু আমি থাকবে নাকো আকাশে,
অন্ধকারে চলবেনা চোথ কুজ্ঝটিকা মাথা সে।
তুহিন মেরু চাঁদের আলায়ে পড়বে যথন ঘুমিয়ে,
নামবো আমি কোথায় তখন বুঝবে না তা তুমি হে।
সাতসাগরের মাঝথানেতে প্রবাল দ্বীপের আড়ালে,
বেখানেতে মুক্তো মেলে হাত হ'খানি বাড়ালে,
সেখানেতে ঘুমিয়ে নোব—রাত্রিটুকু ফুরায়ে,
চলবে আবার জাহাজ আমার লাল পতাকা উূড়ায়ে।

<del>---</del>:0:---



# সোভা ওয়াটারের গল্প

## শ্রীশামুক

গরমদিন। তানেকটা হেঁটে কি খেলে এসে বেশ ক্লান্ত, তেপ্তা পেয়েছে খুবই। রাস্তার উপর সাইনবার্ডে বড় বড় করে লেখা 'আমেরিকান গোডা ফাউন্টেন্'—তোমায় ডাক দিল। কি চাই গ লেমনেড, সরবং, সোডা গ সরবং গ না, না। লেমনেডেও তৃফা মেটে কই গ তারচেয়ে শুরু একটা সোডাই ভাল, বসে বসে আন্তে আন্তে খাওয়া যানে. ক্লান্তি দূর হবে একেবারে। হাত পা ছড়িয়ে বসতেই সামনে এসে হাজির—একটি চুমুক—আঃ! পৃথিবী কি সুন্দর! কিন্তু খাছ্ছ কি তুমি গ ভেবে দেখেছ কখন গ

প্রসা খরচ করে যা থেতে সুরু করলে আরামের সঙ্গে, ভেবে দেখেছ কি যে ঐ একই জিনিষটি তুমি বার ক'রে দেবার জন্ম, ওর কাছ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্ম তোমার চেষ্টার ও পরিশ্রমের অন্ত নেই ? এক এক চুমুকে যাকে তুমি শরীরের ভিতর নিচ্ছ আনন্দের সঙ্গে, তাকেই প্রত্যেক নিঃখাসের সঙ্গে বার করে দিচ্ছ প্রতি নিমিষে!

সোডাওয়াটারে সোডার নামগন্ধও নেই অথচ আজ কতদিন ধরে আমরা বলে আসছি
—সোডাওয়াটার, সোডাওয়াটার ৷ এর চেয়ে মঞ্চার কথা ছনিয়ায় কমই আছে —নয় কি ৪

ত্ত্বিক বছর আগেকার কথা নয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রীষ্টলী প্রথম তৈরী করেন এই অভিনব বস্তুটি, আমেরিকায়। কি করে তাঁর মাথায় এ মতলব এল জান ? পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রস্রবণ ও উষ্ণ-কুণ্ড দেখে। কিন্তু সাধারণ লোকে এর নাম জানলো অনেক পরে—এক কুড়ি বছর বাদে। পল্ নামে একটি লোক রোজগারের আশায় জিনিভাতে তথন বেশী করে তৈরী আরম্ভ করেছে। আমেরিকাও চুপ করে বসে ছিল না। শেষ পর্যান্ত জিভলেন স্পেক্ম্যান। নানারকম মিষ্টি ফলের রস আর ফুলের স্থান্তর গন্ধ মিশিয়ে সোডাওয়াটারকে তিনি এমন সব নতুন নতুন রূপ দিতে লাগলেন যে ১৮০৭ খৃষ্টাব্দ থেকে সত্যই মান্তুষের প্রিয় বস্ত হয়ে দাঁড়ালো। তারপর আজকাল যে এর কত আদর তা তোমরা জানো।

আষাত ১৩১৫

একটা গ্যাস আর জল এই দিয়ে সোডাওয়াটার তৈরী। আগেকার দিনে গুঁড়ো সোডাতে এ্যাসিড দিয়ে এই গ্যাস তৈরী হত। পরে দেখা গেল লাইমটোন বা চূণাপাথরে ঐ এ্যাসিড দিলে তেমনি ভাল গ্যাস পাওয়া যায় অথচ ভারী সস্তা। তথন আর কি, হাজার হাজার টন লাইমটোন ভাঙ্গ আর গ্যাস তৈরী কর। শেষে এমন হ'ল যে চূণাপাথরের পাহাড়গুলি নামুষের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে পৃথিবীর বুকের উপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যায় বুঝি। এখন তাই পাহাড়দের রেহাই দিয়ে পৃথিবীর স্বাভাবিক উৎসগুলি থেকে ও কয়লা পুড়িয়ে এই গ্যাস সঞ্চায়ের বাবস্থা করা হয়েছে।

কিসে সোডাওয়াটার তৈরী তুমি নিজেই জানতে পারে। যদি একটা দেখ নিজের সামনের প্রাসটির দিকে। দেখবে প্লাসের তরল বস্তুটি তুটো আলদা জিনিয়ে ভাগ হয়ে হয়ে যাচ্ছে। একট হ'ল জল আর বাকীটি গ্যাস—যা এক একটা বুদ্ধুদ তৈরী ক'রে ভেঙ্গে পড়ছে। একটি যে শুবু জলই তা তুমি নিজেই বুঝতে পার। বাকী জিনিষটি একটা ভারী গ্যাস গ্লাসের উপরের খালি জায়গাতে জমা হচ্ছে। একটা দেশলাই চেয়ে নিয়ে খালো, হাওয়াতে বেশ খলবে কিন্তু গ্লাসের খালি জায়গাটিতে আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে দেখ—ক্রমশঃ নিবু নিরু হয়ে একেবারে নিবে যাবে।

আরেক কাজ করতে পারো —তবে বাড়ীতে বদে করতে হবে। একটু চ্ণের জল নাও—পানে খাবার চূণ নিলেই চলবে। চ্ণের জলের উপরের ভাগটা নিও—বেশ পরিদ্ধার যেন সাদা জল। আর একটা খড়ের নল নাও। যা দিয়ে সাবানের ফেণার ফান্তুস তৈরী করা যায়। এবারে গ্লাসে চ্ণের জলের মধ্যে খড়ের নল ডুবিয়ে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেল দেখবে একটু বাদেই চ্ণের জল ঘোলাটে হয়ে সাদা ছধের মত হয়ে গেল। এবার আধ গ্লাস সোডাওয়াটার নিয়ে টেবিলে রাখো আর একটা খুব ছোট পাতল। কাঁচের বাটিতে ঐ আগ্রেকার পরিদ্ধার চ্ণের জল নিয়ে সোডাওয়াটারের উপর ভাসিয়ে দাও। একট্র পরে চ্ণের জল সাদা হয়ে যাবে।

বড় আশ্চর্যা লাগছে, না ? আমরা যে গ্যাসকে সব সময়ে শরীর থেকে বার ক'রে দিচ্ছি—
সেই গ্যাসকেই আবার জলের সঙ্গে মিশিয়ে খাচ্ছি শরীর তাজা করবার জন্ম। এতক্ষণে
নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয়েছে যে এ হাওয়া নয়—চুণের জল হাওয়ার সঙ্গে মিশে সাদা
হয়ে যায় না।

সত্যিই এ একেবারে আলাদা গ্যাস—এর নাম 'কারবণ-ডাইঅক্সাইড্'। আমরা নিঃশ্বাসের সঙ্গে হাওয়া থেকে অক্সিজেন নিই আরপ্রশ্বাসের সঙ্গে কারবণ-ডাই-অক্সাইড্বার করে



আষাচ, ১৩৪৫

দিই। গাছপালাদের ব্যবহার আমাদের ঠিক উল্টো। ওরা আমাদের দরকারী অক্সিজেনটি বার-করে দেয় আর তাব বদলে নেয় আমরা যেটা চাইনা সেই কারবণ-ডাইঅক্সাইড্। এ নিয়ম না হলে হাওয়ায় যত অক্সিজেন সব ফুরিয়ে যেত বুঝি ? আমরা বাঁচতাম কি করে ? আর এই জন্মই বুঝি মানুষ বাগানওয়ালা বাড়ীঘর এত পছন্দ করে ?

তুমি যতক্ষণ বদে বদে ভাবছো—ওদিকে তোমার সোডাওয়াটার থেকে গাাদটি আস্তে আন্তে বেরিয়ে আসতে, হাওয়ায় মিলিয়ে যান্তে। আর তুমি ও ত তাই! চেয়ারে বদে বদে কেবল উপে যান্তঃ! গ্লাসের উপরে একটা হাই দাওনা, দেখবে গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু জল আর গ্লাসের বৃদ্ধ দু সৃষ্টি হল— ঠিক ভিওরকার সোডার বৃদ্ধ গুলির মতনই। তুমি ও তাহ'লে হাওয়াতে মিলিয়ে যান্ত প্রতি নিমেষে—জল আর গ্লাস সৃষ্টি করতে করতে। তুমি কি ভাবে কতথানি গ্যাস তৈরী করছো মেপে বলে দেওয়া যায়। হিসাব করে দেখা গেছে মান্ত্র যথন চুপচাপ বদে থাকে তথন মাত্র এক আউন্স কারবণ ডাই মক্সাইড তৈরী হয় এক ঘণ্টায়; আর যখন খেলাগুলা দৌড়াদৌড়ি বা কোন পরিশ্রমের কাজ করে তথন পাঁচ আউন্স পর্যন্ত গ্যাস এই রকম আউন্সের পর আউন্স গ্যাস তৈরী করতে করতে একদিন শরীরের কলকজ্ঞা সব বন্ধ হয়ে যাবে, আর গ্যাস তৈরী হবেনা—আমরা তথন মাথা নেড়ে বলবো, আহা, বেচারী মরে গেল গো! এখন যদি কেউ বলে যে মান্ত্র্য সারা জীবন কারবণ-ডাই মক্সাইড তৈরী করবার জন্স বেঁচে থাকে—একেবারে হেসে দেওয়া চলবে না।

এখন এই গাসি এত আসে কোথা থেকে ? আমরা যত জিনিষ থাই তাতে কারবণ, হাইড্রোজেন আছেই। এরপর হাওয়া থেকে নিঃখাসের সঙ্গে অক্সিজেন নিলাম। এর। সব মিলে মিশে—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে তৈরী করলো জল আর কারবণ ও অক্সিজেনে বানালো কারবণ-ডাইঅক্সাইড। সেজতা প্রশাসের সঙ্গে এ ছ'টো জিনিষ ছাড়া আর কি বার হবে ?

দেখা যাক্তে সোডাওয়াটারটি বড় সহজ জিনিষ নয়— অথচ দেখলে মনে হয় ওর মধ্যে কোন গোলমালই নেই। এদিকে ভেবে ভেবে মাথা খারাপ হয়ে যাবার জোগাড়। তুমি চেয়ারে বসে ভাবছো আর জলও গ্যাস হয়ে উড়ে যাচ্ছে মিনিটে মিনিটে, আর ওদিকে সোডাবাহাছ্রেরও হচ্ছে ঠিক একই পরিণতি। বেচারী কৃস্তকর্ণ লম্বা একটানা ঘুম দিয়ে দিয়েও এর হাত থেকে নিস্তার পায় নি।

বোতলের ভিতরও গ্যাস বেশ নির্বিবাদে ছিল জলের সঙ্গে মিশে আর গ্লাসে ঢালার সঙ্গে সঙ্গে তার এ পালাবার চেষ্টা কেন ? এর উত্তর হচ্ছে যে এ জলে যতটা গ্যাস খাকা



সোডাওয়াটারের গল্প শ্রীশামুক

আষ্ট, ১৩৪৫

উচিং তার চেয়ে বেশী ছিল। আমরা জানি যে একটা তরল জিনিষকে যত সাঞা করা যাবে সে তত বেশী গ্যাস ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু তাকে যদি ক্রমশঃ গরম করতে থাকে-ত' তার এই ধরে রাখার ক্ষমতা নিয়মমত কমতে থাকবে আরু গ্যাস বেরুতে থাকবে। তোমার গ্লাসের জলে প্রায় ত্'গ্রাস কারবণ-ডাইঅক্রাইড ছিল। এখন চারিপাশের আবহাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যতই তোমার সোডা গরম হয়ে উঠছে ততই তা থেকে গ্যাস বেরিয়ে যাচছে। বরফ দিয়ে ঘেমে শুধ্ যে ঠাগু হয় তা নয়, বরফ এই গ্যাসকে খুব ধীরে ধীরে বেরুতে দেয়, তার জন্ম আমরা অনেকক্ষণ উপভোগ করতে পারি। দ্বিতীয়তঃ, চাপ দিয়ে বেশী গ্যাস ধরানো যায় যে কোন তরল জিনিযের মধ্যে। সাধারণ বাতাসের চাপে যদি এক গ্লাস জলে এক গ্লাস গ্যাস মিশানো যায় ত' এই চাপকে চারগুণ বেশী করতে পারলে চার গ্লাস গ্লাস মিশানো চলবে। সোডাওয়াটার তৈরী করার সময় এইরকম বেশী চাপ দিয়ে জলের সঙ্গে বেশী গ্যাস মিশানো হয়। আমরা পয়সা দিয়ে কিনলাম বটে একটি সোডার বোতল কিন্তু আসলে তাতে গ্যাস আছে চের বেশী, হয়তো এই জন্মই আমরা বেশী আগ্রহ করে হিনি আর তৃপ্তির সঙ্গে উপভোগ করি—কত বেশী ফাউ যে গ্লাই কে না ভালবাসে।

ছিপি খোলার সঙ্গে সঙ্গে চাপ গেল কমে আর ভূড়ভূড়ির ভিতর দিয়ে উপরের বন্দী গাাসটুকু বেকতে লাগলো। গ্লাসে ঢালার পর তলার দিকে জলের সঙ্গে যারা বন্দী আছে তাদের পক্ষে বেকনো অত সহজ নয়। গ্লাসের চারপাশে আর তলায় ছোট ছোট বিন্দুর সৃষ্টি হ'ল। কাঁচের দেয়াল আঁকড়ে ধরে গা বেয়ে বিন্দুরা উঠবার চেষ্টা করছে। ওরা স্কুলে নিশ্চয়ই 'একতা'র প্রবন্ধ লিখেছিল তোমারই মতন। তা না হ'লে হঠাং গুটি গুটি একজন আরেকজনের গায়ের উপর পড়ে মিশে গিয়ে দল বাঁধতে শিখলো কি করে ? দেখছে। ত' পাঁচ-ছ'টি খুদে খুদে বিন্দু এতক্ষণে দলবোঁধে কেমন বড়সড় হয়ে উঠলো? ওদের মধ্যে এক-গ্রুয়ে অমিশুকও আছে কেউ কেউ। দেখনা, ছ'চারটি বিন্দুকে তাদের আশেপাশের বিন্দুরা যেন ছহাত বাড়িয়ে ডাকলো একসঙ্গে মিশে যাবার জন্ম, কিন্তু ওরা একটু একটু সরে গেল। কিন্তু দে কতক্ষণ! একটা দলবন্ধ বড় বিন্দু যেন জাের করে ওদের দলে টেনে নিল। এবারে বড় বড় বিন্দুদের ক্ষমতা বেশী। তারা উপরে উঠতে লাগলো পরে ক্রমশঃ আরে। বড় হতে লাগলো একট একট করে।

বড় হচ্ছে কেন যত উপরে উঠছে ? ক্রমশঃ জলের চাপ কমে যাচ্ছে যে। চৌবাচ্ছার তলায় হাত রেখে আস্তে আস্তে উপরে উঠাও না দেখবে জল কি ভয়ানক চাপ দেয়। যত উপরে হাত এসে পড়বে তার উপর জলের চাপও তেমনি কমতে থাকবে। এবারে বড়



আষাঢ়, ১৩৪৫

বিন্দুরা উপরে এসে পৌচেছে—এখন একএকটা বৃদ্ধুদ বলতে পারো—ভারপরে ফেটে গেল যে ! ফাটলো কেন ং

একটা বেলুন নিয়ে যদি ফুঁদাও, বড় থেকে ক্রমশঃ বড় হতে থাকবে—আরো বড় যাঃ ফটাস্! তুমি ফুঁদিয়ে দিয়ে ভিতরের হাওয়া ক্রমশঃ বাড়াতে থাকলে আর তার চাপও বাড়তে লাগলো। শেষে এমন অবস্থায় এসে পৌছালো যে ভিতরের হাওয়ার চাপ বাইরের হাওয়ার চাপের চেয়ে বেশী হয়ে গেল—আর সেই মুহুর্তেই ফেটে গেল। সোডাওয়াটারের বৃদ্ধুদদেরও ঐ দশা। জলের ছোট বিন্দুর মধ্যে গণস ছিল। অনেকগুলি বিন্দু দল বাঁধতে গ্যাসের পরিমাণও চাপ তৃই বেড়ে গেল। সে চাপ দিয়ে উপরে উঠাতে লাগলো আর উপরে উঠতে উঠতে যেই জলের চাপ কমতে থাকলো অমনি বৃদ্ধুদের ভিতরের গ্যাসের চাপ, বৃদ্ধুদকে বড় থেকে আরো বড় করলো। শেষে উপরে উঠে এসে ফেটে গেল।

একটা ফাটা কি এবড়োথেবড়ো কাঁচের গ্লাসে যদি সোডা ঢাল ত' দেখবে যে খুব তাড়াতাড়ি গাাস উঠে আসছে: আর ঐ ফাটা জায়গাটিতে লাইন-বন্দী বিন্দু তৈরী হচ্ছে। কোনরকম অসমতল স্থান পেলেই গ্যাসের চলাফেরা করার বেশী স্থবিধা। খুব মস্থা বা তেলা গ্লাস যদি একটা লও ত' দেখবে কত আস্তেও কত দেরী করে করে গ্যাস উপরে উঠবে। একটা চামচ নিয়ে যদি জলকে একটু নাড়া দাও ত' হুস্ হুস্ করে বেশী গ্যাস একসঙ্গে উঠবে কাঁরণ জলের চাপটু ক্কে তুমি নই করে দিলে নাড়া দিয়ে। যদি অনেকক্ষণ গ্যাসকে ধরে রাখার ইচ্ছা থাকে তাহ'লে বরফ ত' দেবেই একটু চিনির সিরাপও মিশিয়ে দাও। দেখবে বৃদ্ধুদেশুলো ফেণার আকারে গ্লাসের জলের উপর বিজবিজ্ করবে—লেম্নেড হয়ে গেল আর কি!

কিন্তু তেপ্টার সময় সোডা খেতে বসে কত আর ভাবা যায় ? কপালে ত' বিন্দু বিন্দু ঘামও ফুটে উঠেছে! আর একি সহজ ভাবনা? সোডার মতন মানুষ জীবজন্ত সকলেই জল আর কারবণ-ডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিণত হচ্ছে। জেগে থাকলে ত' হচ্ছেই, ঘুমাতে ঘুমাতেও হচ্ছে—থেতে থেতে, খেলতে খেলতে, ভাবতে ভাবতে—না, কোন নিস্তার নেই, বিশ্রাম নেই এতটুকু! সব দিনরাত জল আর গ্যাস হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছি—সবাই! কিন্তু ভেবে হবে কি ? ভাবতে ভাবতেও ত' উপে গেলে এতক্ষণে বেশ খানিকটা ? ওদিকে সোডাটা জুড়িয়ে জল হয় যে—!



#### অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাথরের সিনেনা \*

আরো অনেক ডাকাডাকির পরেও জয়স্তের সাড়াশন্দ পাওয়া গেল না।

ততক্ষণে গোলমাল শুনে অমলবারর দারবান হাতী সিং ও দলের অক্সান্ত চাকর-বাকররাও এসে পড়েছে। সন্ধ্যার আবির্ভাবেও অন্ধকার সেখানে গাঢ় হ'তে পারলে না, কারণ কয়েকটা পেট্রলের লগনের প্রথর আলোকে চারিদিক সমূজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু বনজঙ্গল ঠেডিয়েও শত্রু বা মিত্র জনপ্রাণীরও সঙ্গে পাক্ষাং হ'ল না।

স্থান বাবাৰ হতাশ ভাবে কাঁচুমাচু মুখে বললেন, "হায় হায়, মণের মুল্লুকে এসে জয়স্ত শেষটা প্রাণ হারালো।"

মাণিক মাথা নেড়ে বললে, "আমার বন্ধু এত সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। জয়ন্ত হয়তো এখনি ফিরে আসবে।"

অমলবাব্ বললেন, "আমার তা মনে হয় না। ত্-ত্'বার বন্দুকের আওয়াজ হ'ল কেন ? ওখানে বক্তে মাটি ভিজে কেন ?"

স্থান বললেন, "হম! আর ওথানে জয়স্তের টুপীটা গড়াগড়ি যাচ্ছে কেন ?" মাণিক বললে, "দেখা যাক্, জয়স্তের পদ্ধতিতেই কোন রহস্ত আবিদ্ধার করা যায় কিনা!" যেথানে টুপীটা প'ড়েছিল সেইখানে গিয়ে দে আগে টুপীটা তুলে নিলে )

<sup>\*</sup> ওঙ্কারধান সম্বন্ধে এ উপস্থানে আগে বা পরে যা বলা হয়েছে ও বলা হবে, তা লেখকের কপোলকল্পিত নয়। অধিকাংশই প্রমাণিত ঐতিহাসিক সতা। ইতি লেখক।



আষাচ, ১৩৪৫

পরীক্ষা করতে গিয়ে প্রথমেই সভয়ে দেখলে, টুপীর ছদিকে ছটো ফুটো—বন্দুকের গুলি একদিক দিয়ে চুকে অক্সদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছে এবং টুপীর ভিতরেও রক্তের দাগ !.....সেধানকার মাটির উপরেও রক্তের দাগ দেখা গেল!

মাণিক নিরাশ কর্জে বললে, "মার কিছু পরীক্ষা করা মিছে! জয়ন্তের মাথায় লেগেছে। শক্তর গুলি।"

অমলবাৰু বললেন, "তাহ'লে গুলি থেয়ে জয়ন্তবাৰু কি পালিয়ে গিয়েছেন ?"

—"জয়ন্তের মতন সংহদী লোক খুব কম দেখা যায়। সে পালাবে ব'লে মনে হয় না।"

অমলবার বললেন, "দশজন সশস্ত্র লোক একজনকে যখন হঠাং আক্রমণ করে, তখন যে পালাতে রাজি হয় না তাকে সাহসী না ব'লে নির্কোধ আরে গোঁয়োর বলাই উচিত। জয়তবার নিশ্চয়ই এ-শ্রেণীর লোক নন।"

- —"দে কথা সতিা। কিন্তু তাহ'লেও এতক্ষণে দে ফিরে আসত।"
- "এখানে জয়ন্তবাৰুও নেই, শক্ররাও নেই। যদি তার। তাঁর পিছনে পিছনে ছুটে থাকে ?"
- —"অসম্ভব নয়। কিন্তু জয়ন্তকে ধ'রেও শক্ররা বিশেষ স্থাবিধ। ক'রে উঠতে পারবে না। কারণ শেই সোনার চাক্তিথানা তার কাছে মাছে বটে, কিন্তু চাবিকাঠি আছে আমার কাছে। জয়ন্তের প্রামর্শেই এই ব্যবস্থা হয়েছে। একজন ধরা পড়লে একসঙ্গে তুটো জিনিব চুরি যাবে না।"

স্থানে অত-দূরেও মাটির উপরে রক্তের রেজের চেউ বইছে ৷ আমার কি ভয় হচ্ছে জানো মাণিক ?"

- —"কি ভয় হচ্ছে '"
- —"আমরা ত্বার বন্দুকের আওয়াছ শুনেছি। ধর, জয়ন্ত জানতে পারবার আগেই শক্রর প্রথম শুলিতে আহত হয়ে এইথানে প'ছে যায় আর তার টু পীটা যায় মাথা থেকে খুলে। কিন্তু অ'হত হয়েও সে তাড়াতাড়ি আবার উঠে ঐদিক দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে, তাই এখানে রক্তের দাগ এত কম! সে যথন ঐথানে গিয়ে পৌছেচে তথন শক্রদের দিতীয় গুলি আবার তাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেলে, আর তার রক্তের ধারায় মাটি যায় ভিজে। তারপর হয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে, নয়—ভগবান না করুন—মারা পড়েছে! কারুর দেহ থেকে অত-বেশী রক্ত বেরুলে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব, দীর্ঘকাল পুলিসে কাজ ক'রে এ-অভিজ্ঞত। আমার হয়েছে! মাণিক, খুব সম্ভব আমাদের বন্ধু আর বেঁচে নেই!"—গভীর তৃঃথে স্থন্দরবার দীর্ঘশাস ফেললেন, তাঁর চোথতুটি ছল-ছল করতে লাগল!

অমলবাৰু আকুলী কঠে বললেন, "কিন্তু জয়ন্তবাবৃর দেহ কোণায় গেল ?"

স্থানরবাব্ বললেন, "নিজেদের বিশ্বন্ধে প্রমাণ লুকোবার জন্মে শক্রবা জয়স্তের দেহ স্রিয়ে ফেলেছে।"



পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আঁষাঢ়, ১৩৭৫

ওঙ্কারধামের মন্দির-চূড়াকে তথন রহস্তময় আকাশের বিরাট পটে কালি-দিয়ে আঁক। ছবির মতন দেখাচ্ছিল এবং জঙ্গলের বোবা অন্ধকারের মূখে ভাষা দিয়ে ধীরে ধীরে জেগে উঠছে নৈশ জীবদের নানা-রকম কলরব, গাছে গাছে পাতায় পাতায় বাতাদের নিংশাস-উচ্ছাস।

মাণিক থানিকক্ষণ শুদ্ধ মৃত্তির মত ব'সে থেকে হঠাং পাগলের মত চীংকার ক'রে ব'লে উঠল, "প্রতিশোধ—প্রতিশোধ—মামি প্রতিশোধ চাই।"

স্থান বাব বললেন, "হুম্ ! আনারও ঐ ক্যা ! এগন আর প্ররাগ-বুদ্ধের ধোঁজ নয়, আগে খুঁজে বার করতে হবে জয়স্তের হত্যাকারীদের !"

অমলবাবু বললেন, "কিন্তু কোখায় তার। ?"

মাণিক বললে, "অমলবাৰু, যে ভাঙামন্দিবের ভিতর পেকে আপুনি বুদ্ধমূর্ত্তিটা এনেছিলেন, দেখানে যাধার পথ আপুনার মনে আছে তে। ?"

- —"নিশ্চয়ই আছে !"
- "—তাহ'লে তল্পিতল্প। গুছিয়ে নিয়ে এখনি চলুন সেইদিকে!"
- —"তবে কি এখন হত্যাকারীদের সন্ধান করা হ'বে না ?"
- —" অমলবাৰু, হত্যাকারীরা যদিও চাবিটা পায় নি, কিন্তু চাব্জির নক্ষা তে। পেরেছে ! তারা এখন সেই মন্দিরের দিকেই যাবে। ঐদিকে গোলেই তাদের পোঁজ পাব।"
- —"কিন্তু আমরা যথন সেধানে গিয়েছিল্ম তথন চ্যান্ আর ইন্কে তে। দঙ্গে নিয়ে যাইনি, নন্দিরে যাবার পথ হয়তো তারা জানে না।"
- "এটা আপনার ভুল বিখাদ। পদ্মরাগ-বুদ্ধের কথা আর মন্দিরের পথ হয়তে। তারা আপনার আগে থাকতেই জানত-—জান্ত না কেবল পদ্মরাগ-বুদ্ধের ঠিকানা। চাক্তির নক্সা পেয়ে তারা এখন সদল-বলে সেইদিকেই ছুটে চলেছে!"

স্বন্ধরবার বললেন, "মাণিকের কথাই যুক্তিসঙ্গত ব'লে ননে হচ্ছে। চল, চল,—স্মার দেরি করা নর, যত দেরি করব শক্ররা তত্তই এগিয়ে যাবে! আগে প্রতিহিংসা, তারপর শোক-ছংপের কথা! তাড়াতাড়ি পেটে ছাইভশ্ব কিছু পূরে আমাদের এখনি যাত্র। করতে হবে!"

স্বাই যথন শক্রনের সন্ধানে যাত্রা স্কুকরলে, আকাশে তথন অপরিপূর্ণ চন্দ্র জেগে চারিদিকে যেন ছায়ামাখা আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে! ডাকবাংলোর ছাদে একটা পাঁচা ব'সেছিল, হঠাৎ এতগুলো লোক দেখে ভয়ে চাঁা-চাঁা ক'রে চেঁচিয়ে শৃত্রে ঝট্পট্ ডানা বাজিয়ে উড়ে পালাল।

স্বন্ধবাব বললেন, "ভুম্-পথে পা বাড়াতে না বাড়াতেই পাটার ডাক! ছুর্গা, ছুর্গা।"

মাণিক হৃ:খিত স্থরে বললে, "জয়ন্তকে যথন হারিয়েছি, তৃচ্ছ পাঁচার ডাকে আমাণের আর কি অনিষ্ট হবে স্থানরবার ?"



—"যা বলেছ মাণিক! জয়ন্ত যে আমাদের কতথানি ছিল এখন সেটা ব্রতে পারছি! আজ আমরা তাকে হারিয়ে চলেছি যেন নাবিকহীন জাহাজের মত! কপালে এও ছিল—ছম্।"

এবারে আর ঝাপ্সা আকাশপটে নয়, চাঁদের ছটা পিছনে রেথে ওকারধামের পঞ্চ্ছা আন্ধানর-গড়া পঞ্চ-শুন্থের মত মহাশৃত্যের বৃক বিদীর্শ করছে! এখন তাকে কাঁ অবাশুবই দেখাছে! অতীতের একটা বিলুপ জাতির সমস্ত স্থপ-তৃঃখ আশা-নিরাশার সমাধি-মন্দির এই ওকারধাম, তার বিপুল ছায়ার তলায় লক্ষ লক্ষ মাস্থ্যের দেহ মৃত্তিকায় পরিণত হয়ে আজও বিভামান রয়েছে—তারই উপর দিয়ে লগুনের আলোতে চলন্ত ও স্থদীর্থ কৃষ্ণছায়ার স্পষ্ট ক'রে হেঁটে যাছে আজ বিংশ শতান্দীর কয়েকটি প্রাণী! একদিন এইখান দিয়ে হেঁটে বা রখে বা গঙ্গপুঠে বা অখারোহণে বীরদর্শে ধসুক-বর্ষা-তরবারি হাতে ক'রে দলে দলে হাজারে হাজারে এগিয়ে গিয়েছিল যে স্থাধীন ভারতের ছেলেরা, তাদের সঙ্গে তুলনা করলে তাদের স্বগোত্র এই লোকগুলিকে কত অসহায়, কত কুন্দু, কত তুচ্ছ ব'লেই মনে হয়!

দূর-গ্রানে কাদের সব দামামা বাজছে এবং ভাদের প্রভিধ্বনি ফিরে আসছে ওক্ষারধামের প্রসম্পর্শ শিখরে প্রভিত্ত হয়ে।

সকলে তথন একটি পাথরে গড়া প্রকাপ্ত চত্বরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল।

অমলবার মেন আপন-মনেই বললেন, "রাজ। ইন্দ্রবর্মণের পুত্র যশোবর্মণ ছিলেন এঞ্জন মহামান্ত্য। তাঁর দেহ ছিল দানবের মতন প্রকাণ্ড, জনতার অনেক উচ্চে জেগে থাকত তাঁর গর্বিত মাথা! আর তাঁর বলবীয়াও ছিল অসাধারণ। তিনি নাকি নিরস্ত্র হয়েও থালি হাতে হন্তী ও ব্যাঘ্র সংহার ক'রেছিলেন।

তাঁর কীত্রিও তেমনি অতুলনীয়! সিংহাসনে আরোহণ ক'রে মাত্র এগারে। বংসরের ভিতরেই তিনি এখানকার বিরাট নগর গ'ড়ে সম্পূর্ণ ক'রে ফেলেছিলেন, বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগেও যা অসম্ভব ব'লেই মনে হয়!

আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এইখানেই মহারাজ যশোবর্ষণ যে বীরত্ব আর অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাও অমান্থযিক বললেও চলে।

ওক্ষারধামের বয়স তথন পূরে। একবৎসরও হয় নি । ভারত রাছ সমৃদ্ধি নামে এক রাজা বিজ্ঞোহী হয়ে হঠাৎ একরাতে সদৈত্তে প্রাসাদ আক্রমণ করলেন।

প্রাসাদের বাহিরে যে-সব প্রহরী ছিল ভারা সকলেই মারা পড়ল। বিদ্রোহীর। সিংহধার দিয়ে ভিতরে চুকতে লাগল পঙ্গপালের মত দলে দলে। ভিতরের প্রহরীর। প্রাণভয়ে কে কোথায় স'রে পড়ল তার কোন সন্ধানই মিলল না।

বিস্নোহীদের জয়ধ্বনিতে মহারাজ যশোবর্দ্দণের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি উলক তরবারি নিয়ে প্রাসাদে টোকবার সংকীর্ণ এক পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর পাশে রইল ছইজন মাত্র সাহসী যোজা।

পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেক্সকুমার রায়

আষাঢ়, ১৩৪৫

বিদ্রোহীরা দলে খ্ব প্রু ছিল বটে, কিন্তু একসঙ্গে ছই-ভিনজনের বেশী লোকের পক্ষে দেই সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করা সম্ভবপর ছিল না। মহারাজ ঘশোবর্মণ বিপুলবপু নিয়ে সেই পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে নিজের প্রাণ ও রাজ্য রক্ষার জন্মে উন্মত্তের মত অসিচালনা করতে লাগলেন—বিজ্যেহীরা এগিয়ে আসছে আর গোড়াকাটা কলাগাছের মত মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ছে!

যশোবর্ত্মগের তৃই সঙ্গী রাজার জন্যে প্রাণ দিলে, কিন্তু মহারাজের সত্ক ভরবারি এড়িয়ে ত্রু কেউ ভিতরে চুক্তে পারলে না।

বিদ্রোহীদের নেতা ভারত তথন মহাবিক্রমে যশোবশ্বণকে আক্রমণ করলেন—ছই বীরের মুক্ত তরবারি বারবার প্রস্পরের আলিঙ্গনে ধরা পড়তে লাগল।

যুদ্ধ যথন শেষ হ'ল তথন দেখা গেল, বিছোহী ভারতের মুডদেহের উপরে সগর্বে দাঁড়িয়ে, শৃত্তে রক্তাক্ত ভরবারিতে বিহাং থেলিয়ে মহারাজ যশোবর্মণ দিংহনাদ করছেন! বাকি বিজ্ঞোহীয়া প্রাণ নিয়ে পালিয়ে গেল!"

হাতী সিং ও আর-চারজন অন্তর প্রত্যেকেই এক-একটা পেট্রলের লঠন নিয়ে অগ্রসর হ'চ্ছে, এবং সেই প্রচণ্ড আলোকের তীব্রতায় ভয় পেয়ে নূরে স'বে স'বে যাচ্ছে ছায়াময় অন্ধকার।

সেই আলোতে কোথাও স্পষ্ট এবং কোথাও অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, বিরাট দব দানবের প্রস্তর-মূর্ত্তি বহুমূণ্ড দর্পদের ধ'রে পালাপাশি ব'দে আছে! উপবিষ্ট অবস্থাতেই প্রত্যেক দানবের উচ্চতা আট ফিটের কম হবে না। কোন কোন দানব শতান্দীর পর শতান্দী ধ'রে প্রকাণ্ড শিলাদর্পের গুরুভার আর বইতে না পেরে যেন প্রান্ত হয়েই নীচের খালের ভিতরে গড়িয়ে প'ড়ে গেছে!

অমলবাব্ বললেন, "আগে এম্নি পাঁচশে। চল্লিশটি দানব এখানকাৰ পাঁচটি সিংহৰারের কাছে পাহারায় নিযুক্ত পাকত। এখানে কোথাও ক্ষতা কি অপ্রাচ্য নেই! যা দেখবে সবই বিরাট! ওঙ্কার-ধানের প্রধান মন্দির-চূড়ার উচ্চতা হচ্ছে ছ্লো পঞ্চাশ ফুট—অর্থাৎ কলকাতার গড়ের মাঠের মহুমেন্টের চেয়ে তা ছ-গুণ বেশী উঁচু! আর তার অন্ত চারটি শিখরও বড় কম যায় না, কারণ তাদের প্রত্যেকের উচ্চতা হচ্ছে দেড়েশো ফুট ক'রে! আর চারিদিক খিরে এ যে খাল চ'লে গেছে, তাও চওড়ায় ছ্শো জিশ ফুট!"

সর্পমৃত্তি চোথে পড়ে চতুদ্দিকেই। এর ছই কারণ থাকতে পারে। প্রথম, সাপ হচ্ছে শিবের প্রিয় জীব এবং ওঙ্কারধাম হচ্ছে আসলে শিবেরই লীলানিকেতন। দ্বিতীয়, ওঙ্কারধামের প্রথম রাজ্ঞা কন্তু বিবাহ ক'রেছিলেন নাগরাজ্ঞের কন্মাকেই। এবং এ স্থানটা হচ্ছে নাগরাজ্যেরই সংশ্বিশেষ।

ষেধানেই ভারত-শিল্পীর বাটালি প'ড়েছে দেখানেই জন্মলাত ক'রেছে অদংখ্য হাতীর মৃষ্টি। এখানেও তাই। সর্ব্যাই এত হাতী ধে দেখুলে অবাক হ'তে হয় এবং অধিকাংশ মৃত্তিই জীবস্ত হাতীর মতই মত্তবন্ধ। এমন বৃহৎ সব মৃত্তি এত অজ্জ্ঞ পরিমাণে গড়তে যে কত যুগের দরকার হ'য়েছিল তা' ভাবলেও অবাক্ হ'তে হয়! কিন্তু ভারতের শিল্পী হয়তো পরিশ্রম ও কালের হিসাব রাখতে জান্তনা ভাবের ধৈর্যের প্রমায় ছিল অক্ষয়। যেন তারা জন্মজন্মান্তর ধ'রে মৃত্তি বা মন্দির গড়তেও নারাজ ছিল না!



वावार, ১৩৪৫

এবং কঠিন পাথর ছিল তাদের হাতে যেন নরম ভিজে বেলে-মাটির মত! তাদের হাতের মায়া-ছোঁয়া পেলে পাথর যেন বেঁকে-ছুঁয়ে-ছুম্ড়ে অতি-সহজেই শিল্পীর ইচ্ছামত যে-কোন আকার ধারণ কর্তে বাধ্য হ'ত! এ-বিষয়ে ভারত-শিল্পের কাছে পৃথিবীর আর সব দেশের শিল্পই মান হ'য়ে যাবে!

দেয়ালের গায়ে গায়ে পায়র পায়র শেখা ছবিই বা কত! সেই ছবির পর ছবির সারি মাপ্লে নিশ্রেষ্ঠ এক মাইলের কম হ'বে না! কোগাও মন্ত হস্তীরা ধেয়ে চ'লেছে, কোগাও দেবতা, দানব, মানবের জনতা, কোথাও রামায়ণের দৃশ্যের পর দৃশ্য, কোথাও গভীর অরণ্যে বহ্য জন্তরা বিচরণ ক'রছে, কোথাও সাগরে সামৃত্রিক জীবরা সাঁতার কাটছে, কোথাও রন্ধনশালায় রায়া হচ্ছে, বাজারে নানা জিনিমের বিকিকিনি চল্ছে, বাজীকররা হরেক-রকম থেল্ দেপাচ্ছে এবং সম্লান্ত বাজিরা ঘোড়ায় চড়ে পোলোর মতন কি-এক খেলায় নিমৃত্রক হ'য়ে আছেন! রাজা-প্রজা, ব্রাহ্মণ-প্রতিত, দেবদাসী, রাজকুমারী, স্বয়োরাণী-ত্রোরাণী, স্বয়ার দল, বাদী ও তীর্থয়াত্রী—কিছুরই অভাব নেই! স্বন্ধ্যুদ্ধ, স্থলযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, রাজসভা, কুচ্কাওয়াজ, শোডায়ারা, উংসব, পুদ্ধা, নাচ, ঘর-সংসার, —শিল্লীর বাটালি কোন-কিছুরই প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করেনি! মহাকালের অদৃশ্য হস্ত কত শতান্ধীর রহস্তময় ঘরনিক। হঠাৎ এখানে সরিয়ে দিয়েছে, তাই হাজার বছর পরেও এখানে এসে বিংশ শতান্ধী বিশ্বয়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখছে সেকালের সমস্ত স্থল-ত্থেন্সাথা বিচিত্র জীবন্যাত্রার চিত্র! প্রথম দর্শনে সন্দেহ হয়, এই মুহুর্ত্ত-পূর্বেও এরা স্বাই জীবন্ত গতির লীলায় চঞ্চল হ'য়ে অতীত নাট্যলীলার পুনরভিনয় করছিল, বর্ত্রমানের কৃত্র মাহ্রম্বদের পদশন্ধ পেয়ে এখন শুন্তিত হ'য়ে গেছে আটিবিতে।

আসলে কিন্তু সমন্তই অতীত! যোদ্ধানের ধয়ুকগুলো সুয়ে আছে, কিন্তু তীর আর ছুট্বেনা! মায়ের কোলে শুয়ে পাথ্রে শিশুরা শুনাপান কর্ছে, কিন্তু তারা আর বালক বা যুবক হ'তে পারবে না! শিলাহন্তীর দল তাদের যে-সব পা শ্নো তুলেছে, সেগুলো আর কখনো মাটিতে পড়্বে না! সৈন্যাল যুদ্ধাত্রায় বেরিয়েছে যাদের বিরুদ্ধে, সেই বিদেশী শক্রদের সঙ্গে তাদের আর-কোনদিন দেখা হবে না, রাজসভার জনতার মধ্যে সিংহাসনের উপরে ছত্তের তলায় মহারাজ ব'সেছেন বিচারে, কিন্তু তাঁর মুখ আর কথা কইবে না! এরা এখন সবাই আড়েষ্ট, সবাই চির-বোবা! আরো কত যুগ আস্বে, আবার চ'লে যাবে, কিন্তু সেই মৃত জাতির, লুপ্ত সভ্যভার এই কালজ্বী শ্বতি তখনো এম্নি ন্তপ্তিত ও আড়েষ্ট হ'য়েই এখানে বিরাজ কর্বে!

হন্দরবাবু সবিস্ময়ে ব'লে উঠ্লেন, ''হম্! এ যে পাথরের সিনেমা! কত গল্পের ছবিই এখানে রয়েছে!"

অমলবার বললেন,—''সত্যিই তাই! সেকালের অধিকাংশ লোকই তো পড়তে জান্ত না, প্রাচীন শিল্পীরা তাই মন্দিরের গায়ে সমস্থ বিখ্যাত কাব্যের আর ইতিহাসের ছবি ক্লে রাখ্তেন। নিরক্ষ লোকরাও সেওলো দেখে শিক্ষালাভ কর্ত।"



আয়াঢ়, ১৩৪৫

মাণিকও এই শিলাময় নৃতন জগতে এসে বিন্মিত হ'য়েছিল, কারণ ভারত-শিল্পীর এই নৃতন স্বদেশে এসে বিন্মিত না হয়ে থাক্তে পারে কে? কিন্তু সে-বিন্ময় তাকে বেশীক্ষণ অভিভূত ক'রে রাখ্তে পারেনি। তার মাথায় ঘুর্ছে কেবল জয়স্তের কথা এবং তার মন ক্রমাগত হা-হা করে উঠছে!

অমলবাধুর কোন উব্জিই ভালো ক'রে তার কাণে চুকছিল না, শূন্য-দৃষ্টিতে চারিদিকের শিল্পকাঞ্রে দিকে তাকাতে তাকাতে সে হন্-হন্ ক'রে এগিয়ে চল্ল,—লগ্নের আলোক-রেখাগুলো যে তার পিছনে অনেক দূরে প'ড়ে রইল, সে-খেয়ালও তার রইল না!

্এক-জায়গায় মোড় ফিরে সে যেখানে এসে দাড়াল সেখানে কেবল চাঁদের আধ-ফোটা আলোডে চারিদিক থম্থম্ কর্ছে! অস্পষ্টভাবে দেখা গেল মন্ত মন্ত পাথরের হাতীর পর হাতী সা'র গেঁথে কোথায় কতদ্রে নিবিড় তিমিরের ভিতরে হারিয়ে গিয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানাই নেই!

হঠাং তার হঁস্ হ'ল, এর পরে কোন্দিকে যেতে হবে তা সে জানে না এবং ভুল পথে গোলে সঙ্গীদের সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না। মাণিক সেইখানেই দাঁড়িয়ে প'ড়ে সঙ্গীদের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

তারা-ছড়ানো আকাশ তথন যেন তক্তাময়। থানিক তফাতে অরণোর কালিমাময় বৃক্তের তলা থেকে ভেসে আসছে যেন রাত্রি-দানবীর ফিস্-ফিস্ কাণাকাণি! জীবস্ত জগতের আর কোন শব্দ শোনা যাছে না!

চতুদ্দিকের নিশুক্ত। আচ্বিতে আর যেন চুপ ক'রে থাকতে না পেরে পাগল হয়ে গর্জ্জন ক'রে উঠল— গুড়ুম, গুড়ুম, গুড়ুম !

চম্কে উঠে মাণিক ফিরে দাঁড়াল বিহ্যুতের মত !

পিছনে অনেক লোকের গোল্মাল ! আবার ছ-বার বন্দুকের শব্দ, তারপরেই দূর থেকে স্থন্দরবার্র চীংকার শোনা গেল—"মাণিক ! মাণিক !"

মাণিক ফিরে দৌড়োবার উপক্রম করছে, হঠাৎ বৃহৎ একটা গুরুভার তার পিঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং কোন-কিছু বোঝবার আগেই বিষম এক ধার্কায় সে একেবারে মাটির উপরে উপুড় হয়ে মুখ থ্বড়ে প'ড়ে গেল!

তারপরেই কে তার পিঠের উপরে চেপে বসল এবং ত্থানা বড় বড় চ্যাটালো হাতে প্রাণপণে তার গলা চেপে ধরল !

সেই অজ্ঞাত শক্রকে পিঠ থেকে ঠেলে ফেলে দেবার জন্যে মাণিক ভার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলে, কিন্তু কিছুই করতে পারলে না! দশটা লোহার মতন কঠিন আঙুলের চাপে তার সমস্ত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল।



# পাঞ্জাবী উপকথা

(ভবন পিটারার গল্প)

## শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। রাজার সাত রাণি কিন্তু কারও একটি সন্তান নেই।
রাজা কত যাগয়ত্ত করলেন, কত সন্নাসির কাছ থেকে কত ওযুধ নিয়ে খাওয়ালেন কিন্তু
কিছুতেই কিছু হোল না। তথন তিনি মনের হুংখে ঠিক করলেন যে, তিনি আর সংসারে
থাকবেন না, বনে চলে যাবেন। শুনে সাত রাণিরই খুব ভাবনা হলো, রাজাকে কত বোঝালেন,
কত কান্নাকাটি করলেন, কিছুতেই রাজার মত বদলাতে পারলেন না। তখন তারা পরামর্শ
করে রাজার কাছ থেকে ছ' মাসের সময় চাইলেন, যাতে তারা ছ' মাসের জন্য স্বামীর সেবা
করতে পান রাজা তাতে সম্মত হলেন।

এই ছ' মাস রাণিরা মনপ্রাণ দিয়ে রাজার সেবা করতে লাগলেন আর প্রধান মন্ত্রীকে ডেকে চুপি চুপি পরামর্শ করতে লাগলেন যাতে রাজা বনে না যান। মন্ত্রী বড় বড় জ্যোতিষদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের টাকা দিয়ে এবং বৃঝিয়ে রাজার সামনে যা বলতে হবে সব শিখিয়ে দিলেন। ছ' মাস পূর্ণ হতে মাত্র কয়েকদিন আছে এমন সময় বড় রাণি রাজাকে জানালেন যে ছোট রাণির সন্তান হবে। শুনে রাজার আনন্দ আর ধরে না, তখনই সহরে আনিন্দোৎসবের ধুম পড়ে গেল। রাজা বনে যাবেন না শুনে প্রজাদের আনন্দ আর ধরে না। রাজা দান ধ্যান করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে দশ মাস হয়ে গেল, এগার মাসও প্রায় পূর্ণ হয়ে আসে কিন্তু কোন খবর রাজার কাছে আসেনা। এদিকে রাণিরা বড় ভাবনায় পড়লেন। তখন রাজা যাতে বনে না যান

পাঞ্চাবী উপকথা শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত



তাই মিথোটী করে রাজাকে বলে রেথেছিলেন। এখন সভোজাত কোন শিশু পাননা যাকে এনে রাজাকে দেখান যায়। প্রধান মন্ত্রীর দিনরাত বিরাম নাই, খুঁজছেন। একদিন একটি শিশু পাওয়া গেল তাকে ঘরে এনে চারিদিকে প্রচার করে দেওয়া হোল যে রাণির একটি ছেলে হয়েছে। শুনে রাজার কি আনন্দ, বড় বড় পশুতদের ডাকলেন ছলের ভাগ্য গণনার জন্ম। মন্ত্রী তাদের আগেই শিথিয়ে রেখেছিলেন, তারা অনেক পুঁথি দেখে শুনে বললেন যে খুব ভাগ্যবান ছেলে হয়েছে কিন্তু একটা বড় ফাঁড়া আছে, বার বছর আপনি সন্তানের মুখ দেখবেন না। বার বছর পরে তার বিবাহ দিয়ে ছেলে বৌয়ের একসঙ্গে মুখ দেখতে পারবেন। শুনে রাজার মন একটু খারাপ হলেও ছেলে হয়েছে এবং বার বছর পরে যে তাকে দেখতে পাবেন এই আশাই তাহাকে শান্তি ও আনন্দ দিল।

রাজার ছেলে দেখা বারণ কাজেই রাণিরা তাঁহাকে পাশের ঘর থেকে শিশুর কারা শুনিয়ে দিলেন, কারা শুনেই রাজা খুসি। কয়েকদিন রাজাকে এমনি কারা শুনিয়ে যার শিশু তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। তারপর মাঝে মাঝে একটি করে ছোট শিশু এনে রাজাকে তার কারা শুনিয়ে দেওয়া হ'ত। এইরপ একবছর কেটে গেল, তখন ছেলে হাঁটতে শিখেছে এই বলে রাণিরা এক বিভালের পায়ে ঘুঁজুর বেঁধে তাকে ঘরের ভিতর ছুটাছুটি করিয়ে রাজাকে পাশের ঘর থেকে শোনাত। রাজা ভাবতেন যে ছেলে মল পরে খেলা করছে। এই রকম রাণিরা নানা উপায় করে রাজাকে প্রায়ে পাশের ঘর থেকে শুনিয়ে দিলেন যে ছেলে ক্রমশঃ বড় হচ্ছে।

ভারপর, এগার বছর পূর্ণ হতেই রাজা চারদিকে লোক পাঠিয়ে দিলেন ছেলের জ্ঞা কনে দেখতে। এক রাজার খূব স্থল্ফর স্থলক্ষণা কন্তা দেখে বিয়ে ঠিক করলেন। দেখতে দেখতে যাত্রার দিন এসে পড়ল। সহরে আনন্দ উৎসবের ধুম পড়ে গেল। রাজার আনন্দ দেখে কে? আর কয়দিন পরে পুত্রের মুখ দেখতে পাবেন। এদিকে রাণিরা ভয়ে অস্থির, এতদিন ঠেকিল্ল রেখেছেন এখন কি উপায় হবে। ভেবেচিন্তে তাঁরা ঠিক করলেন যে বিয়ে না হলে রাজা মুখ দেখবেন না, টেরও পাবেন না, মরতে ত হবেই—যে কটা দিন বাঁচতে পারা যায় তাই করি। এই না ভেবে তাঁরা এক স্থলের ক্ষীরের পুতৃল করলেন ও তাকে গহনা কাপড় পরিয়ে পালকিতে তুলে দিলেন।

রাজা যাত্রা করলেন। অনেক দূরের পথ, সন্ধ্যার সময় এক নদীর ধারে তাঁরা আন্তান। করলেন। সকলে যে যার খাওয়া দাওয়া করতে ব্যস্ত; অন্ধকার হয়েছে, পালকি একটা



আষাঢ়, ১৩৪৫

গাছের তলায় রেখে চাকররাও সকলে নিজের নিজের কাজ করছে। এমন সময় এক দাপ ক্ষীরের গন্ধ পোয়ে পালকির ভিতরে গিয়ে পুতৃলটি খেয়ে ফেল্লে। সব খাবার পর তার কিন্তু মনে বড় কন্ট হল, ভাবলে আহা! রাজার ছেলে বিয়ে করতে যাচ্ছিল, আমি খেয়ে ফেল্লাম—রাজা যখন দেখবেন তাঁর ছেলে নেই তাঁর বড় কন্ট হবে। তার বড় অন্ত্তাপ হতে লাগল। তখন তার মনে হল একটা কাজ করি, আমিই কেন রাজার ছেলে হয়ে বিয়ে করতে যাই না ? কিছুদিনের জন্ম মানুষ হয়ে দেখি কেমন লাগে—তারপর আবার ফিরে এলেই হবে। এই না ভেবে সে নদীর ভিতর গেল। সে ছিল সাপদের রাজা। এ নদীর ভিতরে তার মহল ছিল মা ছিল আর তার সাত রাণি ছিল। সে মার কাছে গিয়ে বললে যে সে বার বছরের জন্ম বিদেশ যাবে এবং সব ঘটনা মাকে বল্ল। সে বার বছরের জন্ম মানুষ হয়ে পৃথিবীতে থাকবে তারপর আবার ফিরে আসবে। মা অনুমতি দিলেন, তখন সে রাজ্যের সব ব্যবস্থা করে রাণিদের কাছে বার বছরের জন্ম বিদায় নিয়ে এসে পালকির ভিতর গিয়ে বার বছরের ছেলে হয়ে গহনা কাপ দ্ব সব পরে বসে রইল।

ছদিন পরে কনে'দের দেশে গিয়ে সকলে পৌছলেন। ওদেশের রাজা সকলকে অভ্যথনা করলেন। এদিকে মন্ত্রীর মুখ শুকিয়ে গেছে, যে পালকি খুললেই ত সব জানতে পারা যাঁবৈ আর সেই সঙ্গে তাহার প্রাণও যাবে। মৃত্যুর জন্ম সে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে এমন সময় দেখে যে জাবস্তু বার বছরের স্থূন্দর একটি ছেলে পালকি থেকে ব্রেক্স তখন তার আনন্দ দেখে কে। রাজার ছেলের রাজার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল টি রাজা পুত্র ও পুত্রবধূর মুখ দেখে অপার আনন্দ পেলেন।

বিয়ে দিয়ে রাজা দেশে ফিরলেন। ছেলে বৌ নিয়ে সিংহদরজায় পৌছলেন এদিকে সাত রাণিরা ভাবছে যে রাজা এসেই তাদের তো মেরে ফেলবেন তাই এক ছোটু কুঠারির ভিতর লুকিয়ে আছে। পালকি দরজায় এলো কেহ বরণ করবার নেই; ঝি চাকর ছুটাছুটি করছে রাণিদের পায় না শেষে এক ঝি তাদের ছোট ঘরে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি বরণ করবার জন্ম বল্ল রাণিরা কিছু বৃছতে পারে না শেষে যখন বৃঝলে যে রাজা তাঁদের মারবার জন্ম খুঁজছেন না, ছেলে মেয়ে বরণ করবার জন্ম, তখন তারা বড় আশ্চর্য্য হ'লো, এবং মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে মনে করে আফ্লাদে তাড়াতাড়ি জোগাড় করে বরণ করতে গিয়ে স্থন্দর ছেলে ও স্থন্দর বৌ দেখে বড় আনন্দিত হলো।

রাজ্ঞা ও রাণিরা ছেলে বৌ নিয়ে কিছু দিন ঘর করে ছেলেকে রাজত দিয়ে ঘনে গেলেন।



পাঞ্চাবী উপকথা শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

আয়াচ, ১৩৪৫

এদিকে সাপের রাজা মানবী স্ত্রী পেয়ে নিজের দেশের কথা রাণিদের কথা সব ভূলে গেলেন। বার বছর পর যে তিনি ফিরে যাবেন, মাকে বলে এসেছেন সে কথা আর মনে আসত না। পরম স্থাখে রাজত করছেন। ওদিকে সাত সাপিনী রাণিরা বার বছর পূর্ণ হয়ে গেল, তের বছরও পূর্ণ হয় হয় অথচ রাজা আসেন না দেখে সাশুড়ির কাছে গিয়ে বল্ল যে তা'রা পৃথিবীতে যাবে তাদের স্বামীকে খুঁজতে। তিনিও ছেলের জন্য বড় চিন্তিত ছিলেন, অনুমতি দিলেন। তখন সাত সাপিনী নদী থেকে বেরিয়ে মানুষের রূপ ধরে রাজাকে দেশে দেশে



খুঁজতে লাগ্ল। অনেক কটে যে দেশে রাজা ছিলেন সে দেশে এসে দেখে যে রাজা মানবী স্ত্রী নিয়ে খুব মনের সুখে আছেন। ওরা বুঝলো যে তার কাছে গিয়ে কোন লাভ নাই, উনি তাদের দেখলে বিরক্ত হবেন তাই তারা অক্য উপায় চিস্তা করতে লাগ্ল।

একদিন রাজা শিকারে গেছেন এমন
সময় এক সাপিনী চুড়িওয়ালি সেজে রাণির
মহলের নীচে চুড়ি বিক্রি করতে গেল।
রাণি স্থল্বর চুড়ি দেখে তাকে ডেকে
পাঠালেন।

চুড়ি পরাতে পরাতে সে রাণির সঙ্গে নানা রকম আলাপ করতে লাগ্ল।

সাপিনী বল্লে ভোমার স্বামী ভোমায় একটুও ভালবাসেন না। যদি ভোমার সঙ্গে এক থালায় ভাত খান তখন বুঝবে যে সভিা ভিনি ভোমায় ভালবাসেন।

সাপিনী ভাবলে যে রাজা মানুষ হ'লে কি হয় মুখের বিষ ত যায় নাই একপাতে খেলেই বিষ খেয়ে রাণি নারা যাবে। না মর্লে যে রাজা ফিরবেন না ভাহা সে বুঝেছিল।

সন্ধ্যার সময় রাজা এসে দেখেন যে রাণি মুখ ভার করে বসে আছেন কথা বলেন না। অনেক কাকৃতি-মিনতি করে রাজা মান ভাঙালেন তখন রাণি কথা কইলেন, বল্লেন যে এক পাতে খেলে কথা বলবেন, নইলে নয়। রাজা অনেক বোঝালেন জিজ্ঞাসা করলেন কে



তোমায় বলেছে যে একপাতে না খেলে ভালবাসে না। তখন রাণি চুড়িওয়ালির কথা বল্লেন, শুনে রাজা বুঝলেন যে ব্যাপার কি। তিনি দেশে ফিরে যান নাই সাপিনীরা যে তাঁকে খুঁজতে আসবে তাহা তিনি আগেই বুঝেছিলেন। বড় চিন্তিত হলেন কারণ তাঁর সাত সাপিনীরা যে অত্যন্ত খল স্বভাব এবং রাণিকে মারবার চেষ্টা করবে তাহা চিন্তা করে মনে মনে বড় শক্ষিত হয়ে উঠলেন। প্রকাশ্যে রাণিকে বল্লেন এই কথা,বেশতো আজই তোমার সঙ্গে এক পাতে খাব। শুনে রাণি বড় খুসি।

থেতে বসে রাজা সাবধানে এক পাশ থেকে একটু আধটু থেলেন থ্ব সাবধানে যাতে ওঁর মুখেরটা অক্ত ভাতের সঙ্গে না মিশে যায়।

রাজা মহলের সকলকে কড়া হুকুম দিলেন কারুকেও যাতে মহলে না ঢুকতে দেওয়া হয়।

করেকদিন পর আবার রাজা শিকারে গেলেন। এক সাপিনী দইওয়ালী সেজে দই বিক্রিক করতে লাগ্ল। রাণি ডেকে পাঠালেন আবার, সে রাণিকে নানা রকম কথাবার্ত্তার পর জিজ্ঞাসা করল যে রাজার জাত কি জান! রাণি বল্লে রাজার আবার জাত কি—ক্ষত্রিয় জাত। সে বল্লে না—রাজা তোমায় একট্ও ভালবাসেন না তাই জাত লুকিয়ে আছেন—তুমি রাজা এলে জাত জিজ্ঞাসা কর।

আবার রাণি রাগ করে শুয়ে রইলেন রাজা এসে অনেক সাধনার পরে শুনলেন যে তাঁর জাত কি বল্তে হবে। শুনে প্রথমে রাজা চমকে উঠলেন তারপর বল্লেন "তুমি কি আমার জাত জাননা, রাজার ছেলের যা জাত হয়ে থাকে তাই আমার জাত একথা আর কখনও জিজ্ঞাসা কর'না তাহলে অনেক তঃখ পাবে।

রাণি কিছুতেই বোঝেন না বলেন "জাত বল নইলে আমি খাব না—" রাজা আনেক বোঝালেন যে এই কথা শুনতে চেও না তাহলে তুমিও কণ্ট পাবে আমিও কণ্ট পাব। কিন্তু রাণির এক কথা। তথন রাজা বল্লেন যে আচ্ছা আত্র ওঠ, পরশু সকালে জাত বল্ব।

[ আগামী মানে সমাপ্য ]



#### নিখিল ভারত সম্ভরণ প্রতিযোগিতা

প্যালেনস্থাইনে রাজনৈতিক গগুণোল অবসান না হওয়ায় এসিয়াটিক অলিম্পিক স্পোর্টস্ বন্ধ হয়ে যায়। স্বতরাং অলিম্পিক কমিটার পরিচালিত নিখিল ভারত সম্ভরণ প্রতি-যোগিতা কলিকাতায় কর্ণওয়ালিস পুকুরে অমুষ্ঠিত হলেও ততথানি উৎসাহ ছিল না। জলের



মুৰ্গালাস ও অৰ্জুন সিং

সঙ্গে বাঙ্গালীর ছেলে মেয়েদের এক গভীর সম্বন্ধ আছে। সম্ভরণে বাংলার শ্রেষ্ঠ সাঁতারুদের কীর্ত্তিকলাপ দেশবিখ্যাত। পাঞ্জাব, বোম্বাই, ইউ, পি প্রভৃতি প্রদেশের নামজাদা সাঁতারুরা



আষাঢ়, ১৩৪৫

প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছিলেন কিন্তু সব বিভাগেই বাংলার সাঁতারুদের কাছে অতি শোচনীয় ভাবে হার স্বীকার করে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন। আলম্পিক স্পোর্ট সে যেমন পাঞ্জাব ক্রীড়ানৈপুণ্যে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন সাঁতারে তেমনি বাংলার প্রতিযোগীরা আশ্চর্যাকর ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয় দিয়ে এক রেকর্ড করলেন! এবার প্রতিযোগিতায় ৪৩০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল সম্ভরণে ছুর্গাদাস মাত্র ৫ মিঃ ৩৮% সেঃএ জয়ী হয়ে এক নৃতন রেকড করলেন! ২০০ মিটার ব্রেষ্ট ষ্ট্রোক প্রতিযোগিতায় প্রফুল্ল মল্লিক ৩ মিঃ ৯ সেঃএ জয়ী হয়ে আরেকটি রেকর্ড করলেন। ওয়াটার পোলো খেলায় বাংলা দল অতি সহজে রেষ্ট দলকে ৩-২ গোলে হারান।

#### नित्म कर्यकि कनाकन:-

১০০মিটার ফ্রি ষ্টাইল :—(১) দিলীপ মিত্র। সময়—১ মি: ৬ই সে: ১০০ মিটার ফ্রি ষ্টাইল (মহিলা) (১) কুমারী লীলা চ্যাটার্জ্জী। সময়—১ মি: ৩২ সে:।

#### রাজপুতনা দল:---

অষ্ট্রেলিয়া আশ্চর্যাকর ক্রীড়া নৈপুণ্যের জোরে ইংলণ্ডে ভীষণ চাঞ্চল্য আনলেও রাজপুতনা দল স্থলর থেলে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যদিও রাজপুতনা দল ইংলণ্ডের কোন নামজাদা দলকে সাক্ষাৎ করেনি কিন্তু ক্রীড়া মাঠে বিপক্ষ দলকে হারিয়ে নিজেদের যোগ্যভার প্রমাণ দিয়েছেন! কে, বস্থর ছু'ছটো সেঞ্চুরী রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওভাল গ্রাউণ্ডে হুর্বল গ্রাসহপারকে রাজপুতনা ১০ উইকেটে হারিয়ে দেন। বোলার গোলাপ দাস এক ওভারে ৪টি উইকেট নিয়ে সকলকে বিশ্বিত করেন। অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে রাজপুতনা দলের ২২৬ রাণ সস্তোষজ্ঞনক। অক্সফোর্ড ৬ উইকেটে ৩৬৪ রাণের পর ডিক্লেয়ার করেন। থেলাটি ছু হয়। Julian cahn's এরটামের বিরুদ্ধে রাজপুতনা একেবারে দাঁড়াতে পারেনি। ওয়ালসের মারাত্মক বোলিংএর কাছে একমাত্র কে বস্থু ছিঙীয় ইনিংসে ১০১ রাণ করে শোচনীয় পরাজয়ের হাত হতে রাজপুতনাকে রক্ষা করেছিলেন। রাজপুতনা খেলায় ১০ উইকেটে পরাজিত হন। রাজপুতনা দলে একমাত্র কে, বস্থু ছাড়া অস্তু কোন ব্যাটসম্যানের ক্রীড়া ফল তেমন সস্তোবজ্ঞনক নয়। শুধু ভাল ব্যাটসম্যানের অভাবে রাজপুতনার রাণ সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য হচ্ছেনা।



অষ্ট্ৰেলিয়া ক্রিকেট দল:--

ইংলণ্ডে আসবার পূর্বের অষ্ট্রেলিয়ার নির্ব্বাচিত খেলোয়াড়দের তালিকা দেখে ইংলণ্ডের কাগজের মারফতে এমন সব মস্তব্য প্রকাশ হয়েছিল যে একমাত্র ব্রাডমাান এবং ওরিলী ছাড়া ইংলণ্ডের সমকক খেলোয়াড় অষ্ট্রেলিয়াদলে কেউ নেই। অনেকে এঁদের কৃতকার্য্যান্যবিধ্বে সন্দিহান হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই, অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল ইংলণ্ডের মাটাতে নামজাদা দলগুলিকে যাতৃকরের মত অতি শোচনীয় ভাবে হারিয়ে সকলকে বিস্মিত করে দিয়েছেন। একা ব্রাডমাানের ওপর অষ্ট্রেলিয়া টীম নির্ভর করে নেই। ফিঙ্গলটন, ব্যড্কক, হ্যাসেট, ব্রাউন, ম্যাককাব প্রত্যেকেই শতাধিক রাণ করে ইংলণ্ডের বোলারদের অপদস্থ করেছেন। তারপর ওরিলী, ওয়েট, ম্যাককরমিক, চিপারফিণ্ডের ন্যায় হর্দদান্ত বোলারদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের কোন ব্যাটদ্ম্যান খেলতে পারেনি! হ্যাসেট ইংলণ্ডে প্রথম খেলতে এসেই তিনটি গেমে হ'শতাধিক রাণ করে এক রেকর্জ করেছেন। প্রশ্বম ম্যাচ উর্ব্যেন্টারকে এক ইনিংসে হারিয়ে ইংলণ্ডের হুই ভাসিটিকে সাক্ষাৎ করেছিলেন। অক্সফোর্ডের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়া রাণ করেলেন ৭ উইকেটে ৬৭৯। ফিঙ্গলটন, ম্যাককাব ও হ্যাসেট এক ইনিংসে শতাধিক রাণ করে অক্সফোর্ড কেদ্যাভিত দেয়নি। অক্সফোর্ড অতি কণ্টে ১১৭ ও ৭৫ রাণ করেন। এক ইনিংস ও ৪৮৭ রাণে জয়ী হয়ে অষ্ট্রেলিয়া কৃতিত দেখালেন।

তারপর লিষ্টার ভয়ে ভয়ে খেলতে নাবলেন। রাণ করলেন ১ম ইনিংসে ২১২ ও হিতীয় ইনিংসে ২১৫। তার উত্তর অষ্ট্রেলিয়া দিলেন ৪ উইকেটে কম করে ৪১০ রাণ তুলে। এবার সেঞ্বী করলেন ব্যভ্কক ১৯৮ ও হাসেট। কেন্দ্রিজের ভাগ্য স্থপ্রসন্ধ নয়—নইলে ওরিলী ও ওয়েটের বলে ১২০ রাণে সব আউট হয়ে গেলেন। অষ্ট্রেলিয়া রাণ করলেন ৫ উইকেটে ৭০৮। ফিক্ললটন ১১১, ব্রাডম্যান ১৩৭, ব্যভ্কক ১৮৬ ও হ্যাসৈট ২২০ রাণ নটআউট। এক ইনিংসে চারটি সেঞ্বী রাণ ইংলণ্ডের ক্রিকেট ইভিহাসে মাত্র ৭ বার হয়েছে। খেলায় অষ্ট্রেলিয়া অতি সহজে এক ইনিংস ও ৪২৫ রাণে জয়ী হলেন। এবার আর ক্রজফোর্ডের আপশোষ করবার কিছুই রইল না। ভারপর এলেন এম, সি, সি, দল খেলতে। এম, সি, সি দলে ইংলণ্ডের ষ্টেট খেলোয়াড় রবিন্স, স্মিণ, ফার্ন্স, ওয়াট প্রভৃতি খেলেছিলেন কিন্তু এদের সকল আক্রমণকে ব্যর্থ করে একা ব্যাডম্যান আশ্র্রাড়বর ক্রীড়া দক্ষতার পরিচয় দিলেন ২৭৮ রাণ করে। ১ম ইনিংসে অষ্ট্রেলিয়ার ৫০২ রাণের পর এম, সি, সি অতি কষ্টে ২১৪ ত্লেন। "ফলো অন্" করতে হল এবং এম, সি সি পরাজিত হলেন। ভারপর নন্দান্স টীমের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ৪০৬ রাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এবার ব্রাউন নিধ্ত থেলে



আবার্ড ১৩৪৫

১৯৪ রাণ করেন। কিন্তু প্যাটি জের বলে মাত্র ছু রাণের মাথায় ব্র্যাডম্যান হঠাং আউট হয়ে যান। নদ্দান্সকে এক ইনিংস ও ৭৭ রাণে হারিয়ে "সারে" দলকে সাক্ষাং করেন। এবার ব্র্যাডম্যান ১৪০ রাণ করেন। ১ম ইনিংসে রাণ তুলেন ৫২৮। কিন্তু খেলোয়াড়দের অস্কৃতার জন্মে "সারে" দলকে ফলো অন না করায় পরাজ্ঞ্যের হাত হতে 'সারে' বেঁচে যায়। হ্যাম্পারারকে পরাজ্ঞ্যের হাত হতে বাঁচালেন কিন্তু জ্বল-দেবতা! হ্যাম্পায়ার অতি কত্তে রাণ তুলেছিলেন ১৫৭। ওরিলী ৬ উইকেট ৬৫ রাণ নেন। অষ্ট্রেলিয়া এদের সব আক্রমণ ব্যর্থ করে এক উইকেটে রাণ করলেন ৩২০। ব্যাডম্যান ১৪০ নট আউট আর ফিক্লটন ১২৩ নট-



সহামেডান স্পোটিং

আউট। মে মাদের মধ্যে মাত্র ৭ ইনিংস খেলে এক সহস্র রাণ করে ক্রিকেটে ব্রাডমান নতুন রেকর্ড করলেন। ১৯৩০ সালে ব্রাডম্যান ১১টি ইনিংসে সহস্র রাণ পূর্ণ করেছিলেন। সর্ব-প্রথম ১৮৯৫ সালে ১০ ইনিংসে সহস্র রাণ করে বিখ্যাত দ্ধি, গ্রেস এক রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু এত অল্প ইনিংসে নামজাদা খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে খেলে সহস্র রাণ করতে একমাত্র ব্যাডম্যানই সক্ষম হলেন। অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একমাত্র মিডিলসেক্স সন্তিয়কার প্রতিদ্বন্দ্বী দিয়েছিলেন। এই সর্ব্বপ্রথম অতি অল্প রাণে অষ্ট্রেলিয়া সব আউট হয়ে যান। ব্রাডম্যান, ৫, ফিক্সলেটন, ২ ব্যাড্কক ১০ খেলার ছিল বিশেষত্ব। ১৩২ রাণে অষ্ট্রেলিয়াকে ১ম ইনিংসে



নাবিয়ে মিডলসেশ্বর উল্লাস বেশীকণ স্থায়ী ছিলনা, বিষ্টি হতে খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলাটি অমিমাংসিত ভাবে শেষ হলো।

প্রতি মাসে শতাধিক রাণ তুলে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের তব্ চাঞ্চলা আনেন নি, নামজাদা খেলোয়াড়দের অপদস্থ এবং টেষ্ট কমিটির কর্তৃপক্ষদের ভাবিয়ে তুলেছেন। হুর্দান্ত অষ্ট্রেলিয়াকে "টেষ্ট" ম্যাচে হারাতে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ বোলারদের হিমসিম খেয়ে যেতে হবে এ কেনা জানে। হামগু ইংলণ্ডের ক্যাপ্তেন হয়েছেন।



পি. দাস ( ব্যাক ) বর্মা টীমের আক্রমণ ব্যর্থ করিতেছেন

## ফু উবল ঃ—

লীগ খেলায় এখনও প্রথম অর্দ্ধাংশ শেষ হয় নাই। Md. Sporting এর আর আগেকার 'ফরম্' নেই, কাজেই তাঁরা আর সুদক্ষতার পরিচয় দিতে পারছেন্ না। মুরগেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণএর আগমনে 'ইষ্টবেঙ্গল'থুবই ভাল খেলছেন্। সেদিন যে Md. Sporting এর সঙ্গে এঁদের খেলা হয়েছিল ভাতে 'ইষ্টবেঙ্গল' যথেষ্ট কৃতিছের পরিচয় দেখিয়ে ছুই গোলে জয়ী হ'ন। মোহনবাগান এখনও একবারও পরাজিত হ'ন নাই। কিন্তু কিছুই বলা যায় না। অনেকেই আশা করছেন যে মোহনবাগান হয়ত লীগ বিজয়ী হ'তে পারেন। কিন্তু এখনও



আধাঢ়, ১৩৪৫

সঠিক কিছুই বলা যায় না। এইত গেল এখানকার স্থানীয় টিম্এর কথা। এরপরে তোমা-দের একটা খুব মজার খবর দে'ব। তোমরা বোধ হয় শুনে থাকুবে যে আই, এফ, এর উদ্যোগে এবছর ব্রহ্মদেশ থেকে খেলওয়াড়রা কলিকাতায় এসেছিলেন। ব্রহ্মদেশের ফুটবল খেলার অনেক গল্প তোমরা নিশ্চই শুনে থাকবে। আমাদের দেশ থেকে অনেক ভাল ভাল টীম ওদেশে গিয়ে পরাজিত হ'য়েছে। এ ছাড়া বিলেতের Corinthians দল ব্রহ্মদেশে গিয়ে এদের কাছে হার মেনেছিলেন। কলিকাতায় তাঁরা এবার যথন সদলবলে উপস্থিত হলেন তখন আমাদের আনন্দ হ'ল, ভয়ও হ'ল পাছে বাঙ্গালী নিজের মাঠে আবার হেরে যায়। সে ভয় কিন্তু শিঘুই কেটে গেল। প্রথম খেলায় আই, এফ, এ ব্রহ্মদেশকে এক গোলে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় খেলায় মোহনবাগান—সি, এফ, সি মিলিত দল (৩-২) গোলে হেরে যান। সে দিন বৃষ্টিতে মাঠ একবারে পুকুর হয়েছিল। শেষ খেলায় ভারতীয় দল ড করে (২-২ )। তিন দিনই থুব জোর খেলা হ'য়েছিল। ত্রহ্মদেশীয়রা জলভরা মাঠে যে রকম খেলা দেখিয়াছেন তেমন স্থুন্দর খেলা কয়েক বংসর কলিকাতায় দেখা যায় নাই। এঁদের ফরও-য়ার্ডে ছিলেন প্রসিদ্ধ খেলোওয়াড বা বা—ধাঁর সঙ্গে চৈনিক খেলোওয়াড লী ওয়াই টংএর তুলনা করা হয়েছে। আমাদের তরফে বিমল মুখার্জ্জী ও মূর মহম্মদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মদেশীয়দের থেলা খুব বিজ্ঞান সম্মত; এঁরা করিস্থিয়ানদের মত গায়ের জ্ঞার খাটান না। খেলার কায়দায় এরা ওস্তাদ। তবে বেঁটে বলে এরা মাথা দিয়ে বল নিতে পারেন না-আর এঁদের 'ম্পিড' ও কম, আমাদের তরফে পি, দাসগুপু, রাখাল মজুমদার, বেণীপ্রসাদ, রহিম, টেলার এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালের অলিমপিক প্রতিযোগিতায় যদি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একটা মিলিত দল পাঠায় তাহ'লে আমরা আশা করতে পারি যে খুব খারাপ হ'বে না। তোমাদের কি মনে হয় ?

# জ্রীসুশীল কুমার বস্থ

### প্রথম ডিভিসন লীগ তালিকা (১ই জুন পর্যন্ত)

|                   |     | জ          | ড | প | পক্ষে | বিঃ | পয়েণ্ট |                     | ধে | জ | ড | প | পক্ষে | বিঃ | পয়েণ্ট |
|-------------------|-----|------------|---|---|-------|-----|---------|---------------------|----|---|---|---|-------|-----|---------|
| মহমেডান স্পোর্টিং | 25  | ৬          | 9 | ૭ | २०    | ১৩  | 5 @     | ক্যামেরোনিয়ান্স    | 52 | 9 | ¢ | 8 | ٥,    | > • | >>      |
| श्रुविम           | 2 0 | æ          | Þ | ૭ | 24    | ১৩  | 52      | ই বি আর             | >> | 8 | ૭ | 8 | ٦     | ٠,> | >>      |
| रेष्ठेट दश्रम     | 22  | 8          | 8 | 9 | >>    | 2   | >5      | কে ও এস বি          | ھ  | 8 | Þ | 9 | >>    | ھ   | > •     |
| কাষ্ট্ৰমস         | ১২  | 9          | હ | ৩ | > 2   | \$3 | >>      | এরিয়া <del>স</del> | >> | 9 | 9 | e | >     | ۶۹  | \$      |
| মোহনবাগান         | > • | <b>, २</b> | ٩ | > | 3     | ٩   | >>      | ক্যালকাটা           | >> | 9 | ৩ | ¢ | •     | >5  | ۵       |
| <b>कानी</b> घाउँ  | 22  | 9          | ¢ | 9 | 2     | ь   | 22      |                     | 53 | 9 | 9 | 6 | 28    | ۶۹  | >       |



শ্রীসতীকান্ত গুহ লিখিত

শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্ষবর্ত্তী চিত্তিত

ফিরে এলাম আমি, ফিরে এলাম পাঁচশো বছর আগের স্বপ্ন থেকে। চোখ মেলতে মহর্ষি হেসে বললেন, 'এসো রঙ্গিলা, এসো তুমি, অমরলতার দাসী।'

মহর্ষির পিছু পিছু সেই সকাল-রোদের সোণামাথা পাথরকোটা ছেড়ে বাইরে এলাম। অনেকদ্রের নীল-আকাশ একথানা নীলপাথরের মত যেন আর খানিকদ্রের নীল-সাগর সেই পাথরের গা বেয়ে একটা নীলঅরণ্যের নীলঅজগরের মত এঁকে বেঁকে কোঁস কোঁস করতে করতে চলেছে।

সেদিক পানে তাকিয়ে মহর্ষি বললেন, 'পাঁচশো বছর কেটে গেছে রঙ্গিলা, কিন্তু অমরলতার তপস্থা তো ফুরোয়নি। ঐ যে সমুজ দেখচ, ঐ যে-সমুজকে দেখে মনে হচ্ছে বৃঝি স্বপ্ন, বৃঝি রহস্থা, ঐ সমুজের দূরে দূরে কতদূরে এখনো চলেছে অভিযান। জাহাজে পাল তুলে চলেছে সন্ধানীরা, সবুজন্ধীপের রূপসীলতাটিকে খুঁজে খুঁজে।'

মহর্ষি একটা দিকে পাহাড়-গায়ের সরু একটা পথ ধরে' চলে' চলে' একটা মস্ত ফাটলের সামনে এসে আমায় ইসারা করলেন। সেই ফাঁটল দিয়ে মহর্ষির একটি হাত ধরে' চলে' এলাম আমি কোন্ ভৌতিক রাজ্যে! মাটির নীচেয় কোথা থেকে আসে রোদের আলো, বাতাসের নিঃশ্বাস ? কোথা থেকে ভেসে আসে ময়নাপাখীর 'ময়না-কই' গান ? কিন্তু না, এতা পাতাল নয়, পাহাড়বেরা এক ঢালুদেশের ঢেউখেলানো ছবির বুকে চলে এসেচি আমরা। পাহাড়



আষাঢ়, ১৩৪৫

পেরিয়ে আসচে বাতাস, পাহাড়ের চুড়োয় নেচে নেচে পিছ্লে এসে পড়ছে রাশি রাশি আলো, অফুরস্ত আকাশের অফুরস্ত আলো।

আমি বললাম, 'মহর্ষি, এই কি অমরলতার দেশ, সন্ধানীদের দেশ ? মহর্ষি এখানে তুমিই কি বসে' তপস্থা করচ ? এখান থেকেই কি জাহাজে পাল তুলে' সন্ধানীরা বেরিয়ে পড়ে ?'

মহর্ষি গম্ভীর গলায় বললেন, হাঁ। তোরপর একদিন 'পাঁচশোবছর আগের তপস্থা পেলেন ঋষি পিঙ্গল। স্বপ্নে দেখলেন, সবুজদ্বীপের সবুজলতা। ভুল করে' মানুষ তথনই মহর্ষি খেতাব দিলে তাঁকে। কিন্তু হায়, সবুজদ্বীপের সবুজলতা আড়ালেই থেকে গেল। সন্ধানীরা কয়েকটা যুগ পৃথিবী তোলপাড় করে' ফিরলেন, হায়রাণ হলেন, মহর্ষি পিঙ্গল বুড়ো হলেন। একদিন তিনি ভাবলেন, হায়। অমরলতার তপস্থা মিছেই হল।'

হাসি-কারায় মিশিয়ে আমি বললাম, 'তখন বুঝি মহর্ষি একদিন স্বথে নিশানা পেলেন। দশবছরের ভিথিরী মেয়ের কপালে অমরলতার চিহু আঁকা দেখলেন। তাই তাকে সাতসমূজ তের নদীর পার থেকে মরুভূমির ওপার থেকে তার আপন দেশ থেকে নিয়ে এলেন ?'

মহর্ষির ছটি চক্ষু ছলে' উঠলো। বললেন, 'রঙ্গিলা। সেই স্বপ্ন মিছে হবার নয়। একদিন জাহাজে চেপে নীলসমূত্রের আলোয় অন্ধকারে ঝড়ে তুফানে যেতে হবে তোমাকে। একদিন অমরলতার সবুজফুল তুলে নিয়ে আসবে তুমি। অমরলতা তুলে এনে পুঁতে দেবে মানুষের বাগানে। কিন্তু, কিন্তু সে দিন তো এখনো আসেনি। এখনো, এখনো তার আসার সময় হয়নি।'

আমি বললাম, 'কে আসেনি ? কার আসার সময় হয়নি মহর্ষি ? স্বপ্নে তুমি কি শুধু আমাকেই দেখোনি ?'

মহর্ষি বললেন, 'স্বপ্নে দেখেচি ছ'জনকে—একজন তুমি, আর একজন, সে যেন ছায়ার মত। তার হাতে যেন খোলা তলোয়ার। সাতসমুদ্রে ছায়া ফেলে সে যেন আছে দাঁড়িয়ে, মানুষ নয় যেন, যেন দৈতা। কিন্তু, কিন্তু তার তলোয়ারে অমরলতার পথ যেন কাটা হয়ে' যাবে। সেই পথ ধরে' তুমি একদিন সবুজন্বীপে গিয়ে তুলবে আশ্চর্য্য ফুল।'

হঠাৎ রূপকথার রাজ্যে যেন চলে' গেলাম আমি। ভাবলাম, কে জানে। হয়তো পাতালপুরীর দৈত্যের নাম ধরে' একদিন আমি তার শিয়রের ধারে গিয়ে ডাকবো। ঘুম ভেঙে আমার পিছু পিছু এসে অমরলভার বাগানটি দেখিয়ে দেবে সে।



আষাঢ়, ১৩০৫

মহর্ষি যেন স্বপ্ন দেখে বললেন, 'কিন্তু তাকে আসতে হবে। না এসে পারেনা সে। একদিন তার জাহাজ এসে হানা দেবে আরব সাগরে। সেদিন তুমি তাকে ডেকে বলবে, এসো। সেদিন তোমার সঙ্গে তোমার নিশানা নিয়ে সবুজহীপের পথটি ধরবে সে। রঙ্গিলা, ভেবোনা এ শুধুই স্বপ্ন, মিছে কথা। অকরে অকরে স্বপ্ন ফলবে। কিন্তু এসো, তার আগে এসো তুমি, পরিচয় হোক তোমার অমরলতার দেশের সঙ্গে।'

আলগোছে আমার চিবৃকটি একহাতে তুলে' ধরে' মহর্ষি খানিকটা হেদে দিলেন। সাদা-চুড়ো একটা দালানের দিকে এগিয়ে তিনি ডাকলেন, 'সুকণ্ঠ, দেখে' যাও কী এনেছি।'

-- ক্রমশঃ

# যাঁরা আমাদের স্বর্ণীয়

#### কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল

ভারতবর্ষে সার্ববজ্ঞনীন কবিখ্যাতি পেয়েছেন যে কয়জ্ঞন, কবি ইকবাল সে মৃষ্টিমেয় গুণীদের মধ্যে একজন। ইকবালের উর্দ্দু ও পার্শী কবিতার প্রতিভা শুধু ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বাহিরের জগতেও পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। তাঁর কবিতাগুলি ইউরোপের নানা ভাষায় অন্দিত হয়েছে। মুসোলিনী তাঁর কবিতা প'ড়ে ইতালীয় ভাষায় তা' অমুবাদ ক'রতে বলেন।

তাঁর কবিতা যেমন উচুদরের, তার মধ্যে যেমন তাঁর ধ্যানী দার্শনিক মনের মস্ত পরিচয় আছে, তেমনি তাঁর কয়েকটি কবিতা ছত্রে ছত্রে তাঁর অন্তরের গভীর দেশপ্রীতি ও স্বাধীনভার বাণী নিয়ে ফুটে উঠেছে।

তিনি যেমন কবি ছিলেন তেমনি বড় দার্শনিকও ছিলেন। ইসলাম জগতে এবং প্রাচ্যে তিনি জীবনে যে সহজ সত্যটি চিনেছিলেন সেটাও এক পরম আশার বাণী তিনি তাঁর কবিতার ভিতর দিয়ে পৃথিবীকে দিয়ে গিয়েছেন। তিনি ছিলেন ভাবজগতের সত্যিকারের ঋষি।

তাঁর কয়েকটি উর্দ্দু জাতীয় সঙ্গীত শুধু পাঞ্চাবের নয় সমগ্র হিন্দুস্থানের হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। 'তাঁর হিন্দুস্থান হামারা'—কবিতাটি উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি স্থভাষচন্দ্র তাঁর গভীর



আযাঢ় ১৩৪৫

দেশপ্রীতির কথা বলেছেন—'গানে ভারতবর্ষের মত স্থন্দর দেশ আর পৃথিবীতে নেই'—এই ভাবটি তাঁর গানে ফুটে উঠেছে। কিন্তু ইকবালের কবিতার বৈশিষ্ট্য হচ্চে তাঁর সার্ব্যঞ্জনীন আবেদন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ কবি ইকবালের মৃত্যুতে আন্তরিক শোকপ্রকাশ করে বলেছেন—
তাঁর মৃত্যুতে আমাদের সাহিত্যে যে মস্ত একটা শৃষ্য সৃষ্টি হ'ল—একটা মর্দ্মান্তিক ক্ষতের
মত তা' বহুদিন আমাদের বেদনা দেবে। তিনি বলেছেন যে, ভারত, যার স্থান বিশ্বের
সাহিত্য দরবারে নিতান্তই অল্প, ইকবালের কবিতার সার্বজনীন আবেদন সে কিছুতেই
ভূলতে পারে না।

ইকবালের পূর্ববপুরুষেরা কাশ্মীরী পণ্ডিত ছিলেন। এই প্রাচীন পণ্ডিতদের বংশধরদের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমানে "সপ্রু" উপাধিতে পরিচিত। প্রায় তুইশত বংসর পূর্বের ইকবালের পূর্ববপুরুষেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

যৌবনে কবি ইকবাল ইংলগু এবং জার্মাণীতে শিক্ষালাভ করেছিলেন। কেম্ব্রিজ এবং মিউনিক এই তুই বিশ্ববিত্যালয়েই তিনি পি এইচ্ ডি উপাধি লাভ করেন। ইসলাম এবং পারশী দর্শনসম্বন্ধে ডিনি গবেষণামূলক বই লিখে জগতের সম্মান লাভ করেন। তিনি একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ আইনজীবিও ছিলেন।

মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ৬১ বছর হয়েছিল। ছটি ছেলে এবং ৬ বছরের একটি মেয়ে তিনি রেখে গেছেন। লাহোরে এক প্রাচীন মসজিদে ওঁকে সমাধি দেওয়া হয়েছে।

যাঁরা উর্দ্দু সাহিত্যে ও কাব্যে স্থপণ্ডিত তাঁরা বলেছেন যে কবি ইকবাল তাঁর কবিতায় এক নৃতন উদ্দীপনা ও শক্তি সঞ্চার করে ভারতের তুর্বল সাহিত্যে নৃতন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। উর্দ্দু সাহিত্যে স্থপণ্ডিত স্থার তেজ বাহাত্বর সঞ্চ ইকবালকে পৃথিবীর এক অম্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ব'লে স্থীকার করেছেন।

ইকবালের কবিতা ইন্দ্রজালের মত দেশবাসীর অন্তরস্পর্শ করেছে। কবি ইকবালের মৃত্যুতে সমস্ত ভারতের তথা পৃথিবীর সাহিত্যে ও দর্শনে যে ক্ষতি হয়েছে তা অপুরণীয়।



উপত্যাসিক শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে হুগলী জ্বেলা বোর্ডের এক সভায় স্থির হয়েছে যে স্থানীয় বোর্ডের যে রাস্তাটি শরংবাবুর জন্মস্থান দেবানন্দপুর গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়েছে সে রাস্তার নাম শরংচন্দ্র চাটার্জ্জি রোড রাখা হবে। এ ছাড়া তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে শরংবাবুর পৈতৃক বাড়ীতে একটি মর্শ্বর স্মৃতি ফলক স্থাপন করা হবে স্থির হয়েছে। তাতে লেখা থাকবে:

বাঙ্লার অপরাজেয় কথা শিল্পী জনপ্রিয় সাহিত্যিক শরংচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডি, লিট্ এই পল্লীভবনে জন্মগ্রহণ ও বালা জীবন যাপন করেন

জন্ম—৩১শে ভাজ, ১২৮০ সাল ; মৃত্যু—২রা মাঘ, ১৩৪৪ সাল।

শ্রীঅমরনাথ মৃথোপাধ্যায়ের সৌজন্মে উত্তরপাড়া

ছগলী জেলা বোর্ড।

আমরা আশা করি কলিকাতা কর্পোরেশন শরংবাবুর নামে স্থানীয় কোন রাস্তা বা কোন পার্ক করে ছগলীর দৃষ্টাস্থ অনুসরণ করেন।





আষাচ, ১৩৪৫

ভিটার ত্র্টনা ভুলতে না ভুলতে আর এক ভয়াবহ রেলত্র্টনার খবর এল। গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার রাত্রে মধুপুরের কাছে ক্রেতগামী পাঞ্জাব মেল লাইন থেকে উল্টে নীচে গিয়ে পড়ে। ফলে ৭টা বগী গাড়ীর মধ্যে ৫টা এঞ্জিনের সঙ্গে উপ্টে নীচে পড়ে। এঞ্জিন ড্রাইভারকে মৃত অবস্থায় নীচে কয়লার গাদা থেকে পাওয়া যায়। একজন বাঙ্গালী ডাক সরবরাহকারীকেও ( সুধীরকুমার ব্যানাজ্জী ) মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। আপাততঃ আমরা আর কাকর মৃত্য সংবাদ জানিনা। অথচ আশ্চর্য্য-এঞ্জিনের ত্তুন ফায়ারম্যান নিরাপদে বেঁচে গিয়েছে-এদের **একজনের ভিটা হুর্ঘটনার অভিজ্ঞতা ছিল। আপাততঃ খবর এই যে হুজন মৃত** ও প্রায় ৩৪ জন আহত। ট্রেন্যাত্রী একদল ইংরেজ সৈক্ত আহতদের থুব সাহায্য করেচেন। এটা একটা অন্তুত ব্যাপার যে মধুপুর ও জ্বসিডির মাঝামাঝিই কেন এ তুর্ঘটনাগুলি পরপর ঘটছে! তোমরা অনেকেই দেখেছ মধুপুর ও জসিডির রেলরাস্তা। আমরা জানি রাস্তাটা অত্যন্ত পাহাড়ে--এঁকাবেঁকা এবং গাড়ীগুলি আস্তেই চলে—বোধহয় অনেক মোড় আছে ও রাস্তা খারাপ বলে। কিন্তু এ রাস্তা যদি রেলের উপযোগী না হয় এখনই খবরদারী করা উচিত। রেলত্র্ঘটনা বার বার ঘটতে থাকলে রেলে নিরাপদে ভ্রমণ করাই তো তৃষ্কর হবে। এবারকার ত্র্বটনার আসল কারণ কী এখনও জানা যায়নি। গুজব যে লাইনের একটা "ফিস প্লেট" নাকি কে সরিয়ে ফেলেচে ! কিন্তু কে এ কাজ করলে এবং কেন ? যাইহোক রেলকো স্পানীর কর্ত্তবা জনসাধারণকে ও যাত্রীদের সমস্ত খবরাখবর জানান এবং তুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে এখনই অমুসন্ধান করা। এতে একটা অত্যন্ত ভয়ের সৃষ্টি হয়—আমরা প্রার্থনা করি এরূপ মারাত্মক ত্র্ঘটনা যেন আর না ঘটে। আহত ও মৃত ব্যক্তিদের বন্ধু পরিবারবর্গদের আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি। এবং যে ইংরেজ সৈনিকরা সে তুর্য্যোগে সাহায্য দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নিউ ইয়র্কএ সেদিন একটা ভারী মন্তার ঘটনা ঘটে গিয়েছে। নিউ ইয়র্কএর একজায়গায় এক সার্কাস হচ্ছিল। সার্কাস যখন বেশ জমে উঠেছে তখন সার্কাসের এক বাঘিনী হঠাৎ ছাড়া পেয়ে লাফিয়ে রিঙএর বাইরে বেরিয়ে পড়ে। চারিদিকে হুলস্থুল কাগু, সার্কাসের ঘোড়াগুলো চীৎকার করতে লাগল, উটগুলো একপাশে জমা হতে থাকল। পুরুষদর্শকেরা চীৎকার করতে লাগল, মেয়েরা ভয়ে চোখে হাত দিলে। আর বাঘিনীটা গ্যালারীর তলায় তলায় ঘূরতে লাগল। লোকেরা দেখতে পায় না—সার্কাসের লোকেরাও গ্যালারীর তলা থেকে তাকে বাগে আনতে পারছে না। মহা গগুগোল—হঠাৎ বাঘিনীকে যেখানে রিঙএর মধ্যে পুরোদমে সার্কাস চলছিল সেখানে লাফিয়ে পড়তে দেখা গেল, কিন্তু আবার ভয় পেয়ে সেখান থেকে এক



আধাত, ১৩৪৫

লাফে ড্রেসিং-রুমে ঢুকে পড়ল। এখন ড্রেসিং-রুমে তখন কয়েকজন ক্লাউন—"Snow white" এর "Seven Dwarfs" সাজছিল। তাদের মধ্যে যে 'Sleepy' সেজেছিল সে সত্যিই একজন বামন, তার নাম ফ্রাঙ্ক হারাম্পো—মাত্র সে তিন ফিট লম্বা! এখন ফ্রাঙ্ক করলে কি একটা ছড়ি নিয়ে বাঘিনীর নাকে সজোরে এক ঘা বসিয়ে দিলে। বাঘিনীটাতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল, দাঁতমুখ থিঁ চিয়ে গোঁ। গোঁ করতে করতে একটা কোণ ঘেঁসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তখন একজন ট্রেনার এসে পড়ে বাঘিনীটাকে বেঁধে ফেললে। সেদিন সার্কাসে 'Sleepy' না থাকলে বাঘিনীটা অনেককেই ঘুম পাড়িয়ে দিত।

শিবপুর বটানিক্যাল গার্ডেনের স্থমুখে গঙ্গায় সেদিন বেজায় রক্ষ হলস্থুল। গঙ্গার বুকে জেলেরা একটা প্রকাণ্ড হাঙ্গর ধরেছে! কলকাতার গঙ্গায় হাঙ্গরের বড় একটা দেখা মেলেনা। কিন্তু কলকাতা থেকে সমুদ্র বেশী দূরে নয়। তাই মাঝে মাঝে হু'একটা হাঙ্গর গঙ্গায় ভেসে এসে যে বিপদ বাঁধায় না তা নয়। এই হাঙ্গরটিকে জেলেরা যদি না দেখতে ও ধরতে পারত তাহলে নিশ্চয় গঙ্গা স্থানের সময় হু'দেশটি লোকের প্রাণ যেতো হাঙ্গরটার পেটে। আপাততঃ কলকাতার যাহ্ঘরে আমাদের হাঙ্গর বাবাজীর সাজ সজ্জা হচ্চে। শীঘ্রই তোমরা তার প্রকাণ্ড কঙ্কালটা যাহ্ঘরের mammal gallery তে দেখতে পাবে।

বিশ্বাস ক'রতে কেমন যেন খটকা লাগে কিন্তু সন্ত্যি সন্ত্যিই একজন অন্ধ জগং 'দেখে' এসেছেন। ইনি প্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র রায়। ছ'বছর আগে বিশ্ব বিচ্চালয়ের "Ghose Travelling" বৃত্তি নিয়ে ইনি অন্ধদের শিক্ষা প্রণালী জানবার জন্ম বিদেশ যাত্রা করেন। তারপর আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণ, কানাডা, জাপান প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ ক'রে ফিরে এসেছেন। পৃথিবীর মধ্যে কলম্বিয়া বিশ্ববিচ্চালয় একটা মাত্র শিক্ষা কেন্দ্র যেখানে মৃক, বিধির, অন্ধ, আতুরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক তৈরি করা হয়। সেখানে সুবোধবাবু এম, এ, উপাধি লাভ করেন। আমাদের দেশে অন্ধ বধিরের শিক্ষার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নাই, পাশ্চাত্য দেশে কিন্তু সরকারী সাহায্য নিয়ে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে—যেমন 'Sunshine Homes'—যেখানে কেবল মাত্র অন্ধদের জন্যই স্থন্দর শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তার ফলে, ওদেশে এমন অনেক অন্ধ লোক দেখা যায় যাঁরা সব বিষয়েই স্বাভাবিক লোকের মত কর্ম্মপটু। নিউইয়র্কে এক অন্ধ মহিলা সাংবাদিকের কাজে বেশ নাম করেছেন। একটা কুকুর তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়—এই ধরণের কুকুরকেও অন্ধদের সাহায্যের জন্য বিশেষ



আবাঢ়, ১৩৪১

এক প্রণালীর শিক্ষাদেওয়ার ব্যবস্থা ওদেশে আছে। অদ্ধের অদ্ধ হওয়াটাই তার বড় অনুশোচনা নয়, এদেশে অদ্ধকে বেশীর ভাগ সময়ই চুপচাপ নিশ্চেই আলস্যে বসে থাকতে হয় এটাই তার আপসোষ। ওদেশে অদ্ধেরা নানা কাজে ব্যাপৃত থাকেন। ভারতবর্ষের অদ্ধদের সংখ্যা ৬ লাখ। তাদের জন্য স্কুল আছে ১৫টা আর জাপানে মাত্র ৭৬ হাজার অদ্ধের জন্ম স্কুল আছে ৯০টা।

#### ডেভিস কাপ :-

বিখ্যাত ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় বহু বছর পর ভারতীয় পূর্ণ টেনিস টীম যোগ দিয়েছিলেন নিজেদের ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয় দিতে। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় খেলবার আগে ভারতীয় দল ইউরোপে নানা টুর্গামেনেউ খেলেন এবং বিশিষ্ট খেলোয়ড়দের হারিয়ে ভারতের সম্মান রাখেন। সোহানী, গাউস মহম্মদ, রণবীর সিংহ ক্রীড়া নৈপুণায় পরিচয় দিলেও কোন টুর্ণামেনেউর ফাইস্থালে চ্যাম্পিয়ান হন নি। এবার এই প্রতিযোগিতায় ভারতীয় দল বেলজিয়ামের সঙ্গে খেলেন। সোহানী স্থলর খেলে ও প্রথম ম্যাচে বেলজিয়ামের ১ নং খেলোয়ড় Lacroix এর কাছে ৬-৪-৬-৩-৪-৬-৩ গেমে পরাজিত হন। গাউস মহম্মদ আপ্রাণ চেষ্টার পর হুর্দ্দান্ত Naeyert কে ৫-৭-২-৬-৬-৩-৬-৯-৭ গেমে হারাণ। ছুটি খেলাতেই খুব প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ভবলস্ খেলায় সোহানী ও গাউস মহম্মদ পর পর তুর্ণটা গেম অতি সহজে জয়ী হয়েও শেষ পর্যান্ত হার স্বীকার করেন। নিজেদের সমন্ত হুর্পবলতা ধরা দিতে সুযোগ বুঝে Lacroix ও ডি বরমন ৪-৬-৩-৬-৩-৭-৫, ৬-৪ গেমে জয়ী হয়ে ভারতীয় দলের সব আশা ভেঙ্গে দেন। ইউরোপে একমাত্র ফ্রান্স, জার্মাণি ও বিটেন ছাড়া অন্য কোন দেশের খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভারতীয় উচ্চাঙ্গের খেলার চেয়ে কোন অংশেই উৎকৃষ্ট নয় কিন্ত খেলার মাঠে ভারতীয় জ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়রা নিজেদের যোগত্যার প্রমাণ দিতে সক্ষম হন নি।

বাংলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি সস্তায় দেখে আসবার জন্ম ই, বি রেলওয়ে কোম্পানী এবার বেশ স্থবিধে করে দিয়েছেন। আমরা বাংলার প্রাচীন নগরীগুলির কথা অনেকেই জানি না। অথচ একদিন বাংলা ইতিহাসে ভারতের গৌরব ছিল। পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়, গৌড়, পাশুয়া, ঢাকা, মুর্সিদাবাদ এই সমস্ত প্রাচীন দেশগুলি না দেখলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বাংলার তরুণ ছাত্রছাত্রী যাঁরা এই প্রাচীন জায়গাগুলি আজন্ত দেখেননি উল্লা রেলওয়ের এই সুযোগে সদলবলে দেখে একসঙ্গে শিক্ষা ও আননদ লাভ করতে পারেন।



আষাঢ়, ১৩৪৫

এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন শ্রীমান স্থবল স্থা মণ্ডল। বয়স প্রায় ১৫। ডায়মণ্ড হারবার হাই স্কুলের ইনি একজন স্থাগ্য ছাত্র। মোট ৭০০ নম্বরের মধ্যে শ্রীমান স্থবল ৬৩৭ নম্বর পেয়েছেন। তার মানে গড় পড়তা ১০০র মধ্যে ইনি পেয়েছেন ৯১। কয়েকটি বিষয়ে অঙ্ক, সংস্কৃত ইত্যাদিতে প্রায় ফুল্ মার্ক পেয়েছেন। ইহা অল্প প্রতিভার পরিচয় নয়। শ্রীমান স্থালের কৃতিছে আমরা তাঁকে অভিনন্দন করছি।

আমরা শুনে খুদী হলাম মুপরিচিত শিল্পী শ্রীযুক্ত অথিল নিয়োগী ৮৭, কর্ণতয়ালিস্ খ্রীটস্থ "বাসন্তী বিভাবীথি" ভবনে 'শিল্প সদন' নামে একটি চিত্রাঙ্কণ বিভালয় স্থাপন করেছেন। স্কুল কলেজের পাঠ বজায় রেখেও ছাত্রছাত্রিগণ যাতে শিল্প বিভায় পারদর্শী হতে পাবেন সেজতা সকালে ছেলেদের ক্লাশ এবং বিকালে মেয়েদের ক্লাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্রগণ যাতে এখানে শিক্ষা লাভ করে উপার্জ্জনশীল হতে পারেন সেদিকে দৃষ্টি রাখা হবে। শিল্পীগণের স্থবিধার জত্ম প্রতিমাদে শিল্পীও শিল্প সমালোকদের আহ্বান করে আলোক চিত্র সহযোগে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হবে। কৃত্রবিভ ছাত্র ছাত্রিগণকে পৃথক ব্যবস্থার প্রতি বংসর একবার করে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কণের জন্মে ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হবে। মেয়েদের শিক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা আছে এবং যদি কোনো মহিলা বাড়ীতে শিখতে চান, শিল্প সদন থেকে তারও ব্যবস্থা করা হবে।





# প্রীপ্রেডেপ্রে ঘির

( পূর্বব প্রকাশিতের পর )

অজয় বা সমর পৃথিবীতেও খুব ভীষণ ভূমিকম্পের মধ্যে কোনদিন পড়েনি। কিন্তু প্রত্যক্ষ না দেখলেও পৃথিবীর বড় বড় ভূমিকম্পের বিবরণ তারা পড়েছে। ভূমিকম্পে কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে ঘটে, এক মুহূর্তে কি কল্পনাতীত সর্বনাশ যে হয়ে যায়, তা তারা জানে! প্রাপ্তার কেবতার অমন রুদ্ররূপ আর কিছুতেই ফোটেনা। বহা, ঝড়, মহামারী তার কাছে কিছুই নয়, চোখের পলক না ফেলতে ফেলতে গোটা একটা দেশ তাতে শাশান হয়ে যায়। বিস্তীর্ণ জনপদ নিশ্চিক্ত হয়ে যায় পৃথিবীর গর্ভে।

কিন্তু পৃথিবীর ভীষণতম ভূমিকম্প থেকেও বৃধগ্রহের এ অসম্ভব ব্যাপার কল্পন করা যায় না। ভূমিকম্প বল্লে এ আলোড়নের ভূল বর্ণনা দেওয়া হয়। কারণ কম্পন সেত নয়—তার চেয়ে অনেক বেশী অনেক ভয়ত্বর কিছু। কঠিন মাটি যেন পলকের মধ্যে প্রলয়ত্বর সাইক্লোনের সমুদ্র হয়ে উঠল তাদের চোথের ওপরে। আকাশর্ডোয়া মাটির টেউ উত্তল হয়ে উঠল, লক্লকে আগুনের শিখার সঙ্গে। বিরাট একটা বোমার মত সমক্ত বৃধগ্রহটা যেন কেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।



আষাত, ১৩১৫

ডাঃ ব্রুল কণ্টোল রুমে পৌছিতে আর একটু দেরী করলে এ দৃশ্য দেখবার সুযোগ অবশ্য তাদের মিলত না। এমনিতেই বিহাৎবেগে হাটই জাহাত্র আকাশে উঠান সত্ত্বেও তারা একেবারে অক্ষত থাকতে পারেনি। যে পাহাড়ের ওপর তাদের হাউই জাহাজ নেমেছিল সেইটি ভারা মাটি না ছাড়াতে ছাড়াতেই আগ্নেয়গিরির মত হঠাৎ ফেটে গিয়ে আগুন লাভা ও পাথর ওপড়াতে সুরু করে; এবং প্রকাণ্ড কামানের গোলার মত একটি পাথরের চাঁই তাদের হাউই জাহাজে ছিটকে এসে লাগে। ঈস্পাতের চেয়েও শক্ত মিশ্র ধাতুতে তৈরী হলেও সে আঘাতে হাউই জাহাজের একটি হাউই-নলের মুখ একেবারে ভেঙে অচল হয়ে যায়। আর ছ-চারটি ওরকম পাথরের চাঁই লাগলে তাদের হাউই জাহাজের পরমায়ু ওইখানেই শেষ হয়ে যেত। সৌভাগ্যক্রমে সে রক্তম কোন পাথর আর ছিটকে তাদের গায়ে না লাগলেও, হাউই জাহাজ নিয়ে তাদের খানিকক্ষণ নানাভাবে নাকাল ছতে হয়েছে। ব্ধগ্রহের বিরাট আলোডন ও জায়গায় জায়গায় মাটি ফেটে বিশাল আগ্রেয়গিরি জেগে উঠার সঙ্গে সংস্থানকার আকাশে প্রচণ্ড ঝড় স্থক হয়েছে। তাদের হাউই জাহাজকে পর্যান্ত সে ঝড় নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে। পৃথিবীর হাওয়ার পরিমণ্ডল বুধগ্রহের তুলনায় নগণ্য; পাঁচ ছয় মাইল ওপরে উঠলেই পুথিবীতে ঝড়ের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু বুধগ্রহের আকাশে ঝড়ের প্রতাপ উর্দ্ধে ত্রিশ চল্লিশ মাইল পর্যান্ত বিস্তৃত। তার ঝড় স্বতরাং এমনিতেই পৃথিবীর তুলনায় অনেক প্রচণ্ড। তার ওপর এই প্রাকৃতিক বিপর্যায়ের পর সেথানকার আকাশে যে ঝড় সুরু হল তার পার্থিব কোন তুলনা দেওয়া যায় না। হাউই জাহাজের অসীম শক্তিও তার বিরুদ্ধে কিছু নয়। ঝড়ে উড়ে যাওয়া শুকনো পাতার মত কতবার যে তাদের হাউই জাহাজ পাক খেয়ে আছড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল ভা বলা যায় না। শুধু ডাঃ ব্রুলের অন্তত চালনার কৌশলেই সে যাত্রায় যে তারা রক্ষা পেল এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

মাইল চল্লিশ ওপরে উঠে যথন হাউই জাহাজ কতকটা নিরাপদ হ'ল তথন দেখা গেল আসবাব পত্র থেকে ভাদের হাত পা পর্যান্ত কিছুই আর সম্পূর্ণ অটুট নেই। কণ্টোল কমেই যন্ত্রপাতির গায়ে ধাকা থেয়ে ডাঃ ক্রলের কপাল কেটে রক্ত বেরুচ্চে, অজ্ঞারে একটা কজি মুচড়ে গেছে ও সমর খোঁড়াচেচ পায়ে চোট খেয়ে।

কিন্তু নীচে তখন যে ব্যাপার ঘটছে তার আকর্ষণের কাছে এসমস্ত আঘাত তাদের কাছে তুচ্ছ।



আষাত, ১৩৪৫

সমর ও অজয় কোনরকমে ধাকা খেতে খেতে তখন কন্ট্রোলরুমেই এসে দাঁড়িয়েছে। সমর নীচেকার জানলার ঢাকনি খুলে তলার দৃশ্য দেখবার চেষ্টা করে বল্লে,—"এ আবার কি ব্যাপার ডাঃ ক্রল ! পলকে এমন প্রলয় হবে তা ভাবতে পারিনি।

কপালের আঘাতের উপর রুমাল দিয়ে একটা ফেটি বেঁধে ডাঃ ব্রুল বল্লেন,—ভাবা কিন্তু উচিত ছিল!

অঞ্জয় অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে,—বা! ভূমিকস্পের কথা ভাববো কোথা থেকে!

"ভাববো বৃধগ্রহের বয়স থেকে! আমাদের বোঝা উচিত ছিল, বৃধগ্রহর এখন বয়স কাঁচা, এই বয়সে সব গ্রহেরই বড়বেশী এই রোগ দেখা যায়। গ্রহের ভেতরকার উত্তাপ ফুটে বা'র হওয়া আর জলস্থল সমেত ওপরের খোসা কুঁকড়ে যাওয়ার ফলেই এরকম ঘটে। আমাদের পৃথিবীতেও এককালে এটা নিভানৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। পৃথিবীর চেহারা কতবার তাতে বদলে গেছে তার লেখাজোখা নেই।

সমর নীচে দিক থেকে মুখ না তুলতেই বল্লে—"কিন্তু সে কি এই রকম ভূমিকম্প।
নীচের দিকে চেয়ে দেখেছেন কি ব্যাপার হচ্চে এখানে ? সমস্ত বুধগ্রহময়কে যেন বড় বড়
তুবড়ি সাজিয়ে আগুন দিয়েছে, রাভ একেবারে দিন হয়ে গেছে ভাদের আলোয়। পলকের
মধ্যে এভগুলো আগ্রেয়গিরির জন্ম—এ ত চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিনা।

ডাঃ ক্রল হেসে বল্লেন,—"আমাদের বিশ্বাসের ক্ষমতা আর কত্টুকু।"

সত্যি নীচেকার দৃশ্য তখন বিশ্বাসের অতীত। খানিক আগে যে গ্রহ কালীর মত কালো অন্ধকারে ঢাকা ছিল সেখানে এখন যেন দেওয়ালির রোসনাই লেগেছে। এ যেন দৈত্যদের বাজি পোড়ানর উৎসব। দিকে দিকে আকাশছোঁয়া লকলকে আগুনের শিখা, চারিধারে অতিকায় তুবড়ির মত আগ্রেয়গিরির উচ্ছাস। তাদের হাউই জাহাজ তখন রীতিমত বেগে বৃধের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে, কিন্তু তবু যতদূর এগিয়ে যাওয়া যায় এদৃশ্যের শেষ যেন নেই।

সমর আবার জিজ্ঞেদ করলে—"সমস্ত বুধগ্রহেরই এই অবস্থা নাকি!" ডাঃ ক্রল গম্ভীর মুখে বল্লেন, "আশ্চর্য্য কিছু নয়!

🌯 "কিন্তু তাহলে আমরা যাচ্চি কোণায় !"

"যদি বুধের উপ্টোপিঠে কোথাও নিরাপদ জায়গা পাওয়া যায়। যাচ্ছি সেই খোঁজে! অজয় উদ্গ্রীব ভাবে জিজেস করলে,—"নিরাপদ জায়গা কোথাও নেই!" এমনও হতে পারে নাকি!



"তা হ'তে পারে বই কি।"

"কিন্তু কভক্ষণ আর থাকনে!"

"তারও কোন ঠিক নেই—সামান্ত হ'একমাস থেকে হাজার বছরও এমন চলতে পারে।" "হাজার বছর। বলেন কি ? আমাদের নামবারতো কোন আশাই তাহলে নেই, বুধের প্রাণীজগতেরও কেউ তে। তাহলে টিকবেনা।"

"সবাই না হলেও, টিকবে সম্ভবতঃ কেউ কেউ। কিন্তু রাজত্ব বদলে যাবে।
আজ 'ডাইনসর ধরণের যে সব জানোয়ার শ্রাওলা ও আালজি জাতের যে সব গাছের প্রতাপ
আমরা দেখলাম, তারা হয়তো সবংশে মুছে যাবে। তার জায়গায় কোথাও কোন অজানা
কোণে, আজকের দিনে যারা নগণ্য হয়ে আছে তারাই ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে হয়ত
ভবিয়াতে একদিন প্রধান হয়ে উঠবে। পৃথিবীতেও এই ব্যাপার হয়েছে। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ যুগ ধরে
সরীস্প জাতের যে প্রাণীরা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছিল একদিন তারা কোথায় নিশ্চিহ্ন
হয়ে গেল। তার জায়গায় এল স্তন্যপায়ী প্রাণীরা, স্তন্যপায়ীদের ভেতর আবার
মানুষ সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল!"

"কিন্তু সে তো আর এরকম ভূমিকম্পের ফলে হয়নি!"

"কিসে যে হয়েছে বৈজ্ঞানিকেরাও ঠিক করে বলতে পারেন না। তবে পৃথিবীতেও এধরণের ওলটপালট স্থানুর অতীতে হয়েছে এটা ঠিক। আপনাদের ভারতবর্ষের গৌরব যে হিমালয়— সেও এইরকম একটা ব্যাপারের ফল। আজ যেখানে পৃথিবীর সবচেয়ে উচু পাহাড় সেখানে একদিন সমুজের জল থই থই ক'রত, কতবড় একটা প্রাকৃতিক বিপর্যায়ে তা সম্ভব ভেবে দেখুন দিকি!"

অজয় একটু অধৈষ্য হয়ে বল্লে,—"কিন্তু তার চেয়ে বেশী ভাবনার কথা কোথাও না নামতে পারলে আমরা কি করব!" —ক্রমশঃ



গত ১০ই জ্বােষ্ঠ আশুতােষ কলেজ হলে রংমশাল প্রীতি উৎসবে তােমরা যােগ দিয়ে আমাদের খুব আনন্দ দিয়েছো। তোমরা অনেকেই সে দিন উপস্থিত ছিলে, তোমাদের অভিভাবকরা ও বন্ধুরাও কষ্ট করে অনেকক্ষণ ছিলেন এতে আমবা খুব খুসী হয়েছি। তাঁদের আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ো। উৎসব সভায় তোমাদের সঙ্গে আরও ছিলেন রংমশালের প্রিয় লেখক লেখিকারা—তোমাদের প্রিয় অনেক নামজাদা সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীরা। আর তাঁদের মধ্যে স্বার অগ্রণী ছিলেন তোমাদের বৃদ্ধ দাদামশাই ঞী মবনী দাদা। তাঁর মত একজন গুণী রসিক লোককে সেদিন আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দ পেয়ে ছিলাম। আর তাঁরা সকলেই তোমাদের মাঝে থেকে থুব খুসী হয়েছিলেন। জী অবনী দ্র নাথ অমুস্থ ছিলেন তবু তিনি তোমাদের মাঝে কিছুক্ষণ থাকবার জন্ম নিজের অমুস্থতা ভূলে গিয়ে সেদিন খুসী মনে হাজির ছিলেন। আমাদের খুব ইচ্ছে রইল একদিন ঞীঅবনীন্দ্রনাথকে কেবল তোমাদের মাঝে আরো কাছে এনে হাজির করব তাঁর মুখ থেকে তাঁর গল্পগুলি যাতে তোমরা শুনতে পাও। তাঁর হাতে লেখা মজার গল্পগুলি তোমরা তো পড়ে মুগ্ধ হয়েছ কিন্তু যেদিন ভোমরা ভার মুখের গল্প শুনতে পাবে সেদিন আরো মুগ্ধ হবে। এ মাসে রংমশালের গোড়াতে তাঁর সেদিনকার অভিভাষণটি ছাপালাম। তোমাদের মধ্যে যারা দূর প্রবাসে থাকো যারা আসতে পারনি তাদের সকলের জন্ম আমরা তুঃখিত রইলাম কিন্তু তোমাদের সকলকে একসঙ্গে পাওয়া তো সম্ভব নয়। সেদিন রংমশাল প্রীতি সন্মিলনী কি রকম হয়েছিল সকলের জন্ম এবার তা সংক্ষেপে বলি।

উৎসব সভায় সব প্রথম বন্দেমাতরম গানটি গাওয়া হয়েছিল। গানের পর ভোমাদের সম্পাদিক মশাই রংমশাল দলটি সন্ধন্ধে কয়েকটি স্থন্দর কথা সভাকে বলেন। তিনি বলেন, রংমশাল দল কোন সামরিক বা সম্প্রদয়ক দল নয়, রএ উদ্দেশ্য এ নিজেই সৃষ্টি করে নেবে, আনন্দ ও আলোর মধ্যে মিলে এর উদ্দেশ্য আপনি বিস্তারিত হবে। এর পর ভোমাদের দিদিভাই এর অভিভাষণ এর সার অংশ আমরা তাঁর নিজের ভাষায় এখানে তুলে দিলাম।



আষাত, ১৩৪৫

"পত্রিকার ভিতর দিয়ে ছেলেমেয়েদের 'দল' বাঁধবার চেষ্টা বাংলা দেশের ভিতর এই প্রথম বলেই আমাদের মনে হয়। স্কুজলা বাংলার শ্রামল কোল ছেড়ে যাঁবা প্রবাসী হয়ে পড়ে আছেন যাঁরা কাজ ও কর্ত্তবার থাতিরে বাংলা দেশের স্থানুর অঞ্চলে ও বাংলার বাইরে ছড়িয়ে আছেন সেই দ্রবাসী ও প্রবাসী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাংলা দেশের কৃষ্টি ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখবার চেষ্টা পেয়েছি আমরা এর ভিতর দিয়ে। লেখনী বন্ধু ছারা দূরত্বের বন্ধনটাকে আমরা কাটাবার চেষ্টা পেয়েছি—ভাবের ও ভাষার আদন প্রদান ঘটিয়ে আমরা অন্তরের পরিসর আরো বিস্তৃত ও ব্যাপক করার চেষ্টা পেয়েছি—এই চেষ্টাই, এই আম্বরিকতাই আমাদের দল বাঁধাবার অমুপ্রেরণা দিয়েছে।—রংমশাল দলের উদ্দেশ্য—আনন্দ ও আলো! এই আনন্দ আর আলো আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের মাঝে, গোনাতে চাই তাদের সৌভাত্রের ও মৈত্রীর বাণী। রংমশালের এই আনন্দ আর আলো বাংলা দেশের ঘরে ঘরে অলুক। রংমশালের আলোয় বাংলার ছেলেমেয়েদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠক স্বাস্থ্য সজীবতার গানে, শক্তির প্রাচুর্যে, প্রতিভার দীপ্তিতে।"

অভ্যাগতদের মধ্যে প্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত রংমশালের আদর্শের প্রশংসা করে কয়েকটি ফুল্বর কথা বলেন। প্রীযুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় দলকে শুভকামনা জানান। প্রীমতী জ্যোতির্দ্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায় রংমশালের উপস্থাস ও গল্পগুলির প্রশংসা করেন ও রংমশালের চিঠির বাক্সের চিঠিপত্র তাঁর কত ভাল লাগে সে কথা জানান। তিনি বলেন, পুরীতে থাকতে রংমশালের 'চিঠির বাক্সের' এক চিঠির মধ্যে তাঁর এক চেনা মেয়ের বহুদিন পরে সন্ধান পান। তার অনেকদিন তিনি খবর পান নি! তার চিঠিটি দেখে তাঁর ভারী আনন্দ হয়েছিল বলেন। প্রার্প্তার এক চেনা মেয়ের বহুদিন পরে সন্ধান পান। ভার অনেকদিন তিনি খবর পান নি! তার চিঠিটি দেখে তাঁর ভারী আনন্দ হয়েছিল বলেন। প্রার্প্তারণ এর পর রংমশালের মাসিক প্রতিযোগিতা সম্পর্কে পদক ও পুস্তক পুরস্কারগুলি দেওয়া হয়। যারা প্রবাসী গ্রাহক গ্রাহিকা তাদের পুরস্কারগুলি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুরস্কারগুলি তোমাদের খুব ভাল লেগেছে তোমরা খুব আনন্দ পেয়েছিলে। যারা প্রবাসে বিদেশে আছ তারাও নিশ্চয় তেমনি আনন্দ পাবে।

পুরস্কার বিতরণের পর সভাপতি শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর একটি স্থন্দর স্থদীর্ঘ অভিভাষণ দেন। অভিভাষণের সার অংশ আমাদের অনুরোধে তিনি নিজের হাতে সেটি তোমাদের জন্ম লিখে দিয়েছেন।



আধাঢ়, ১৩৪৫

অভিভাষণের পর শ্রীরবীক্র নাথ ঠাকুরের "ডাক ঘর" এর অভিনয় স্থুরু হয়। এ অভিনয়টি স্থুন্দর ভাবে পরিচালনা করেছিলেন শ্রীধীরেন্দ্র ঘোষ। সঙ্গীতের ভার নিয়েছিলেন শ্রীবাণী কান্ত গুহ। অভিনয় সকলের থুব ভাল লেগেছিল। তোমরা অনেকে সে কথা জানিয়েছো। কুমারী গীতা দে সরকার, কুমারী পাপড়ী সেনগুপ্তা, কুমারী গীতা মজুমদার, শ্রীধীরেন ঘোষ শ্রীচণ্ডী চরণ ঘোষ, শ্রীমহির দে, শ্রীসত্তা রায়, শ্রীঅজিত দে, শ্রীসচিদানন্দ ঘোষ, শ্রীঅশোক দন্ত, শ্রীমমল দত্ত, শ্রীমেরিন দাস গুপ্ত ও শ্রীপ্রদীপ কুমার সেন এঁরা অভিনয় করেছিলেন। শ্রীগোরিন্দ দাস গুপ্ত ও শ্রীপ্রদীপ কুমার সেন এঁরা অভিনয় করেছিলেন। শ্রুরা একা গান করেছেন। ছেলেদের দলে গান করেছেন কুমারী নমিতা, বাণী, স্নেহ ও আরতি। অমলের ভূমিকায় কুমারী গীতা ও স্থুধার ভূমিকায় কুমারী নমিতা, বাণী, স্নেহ ও আরতি। অমলের ভূমিকায় কুমারী গীতা ও স্থুধার ভূমিকায় কুমারী পাপড়ী অতি স্থুন্দর অনবত্ত অভিনয় করেছিলেন। এঁদের অভিনয় দেখে যেমন তোমরা তেমনি সভাশুন্ধ সকলেই বিশ্বিত হয়েছিল। ডাকঘরের ছোট্ট রুগ্ন ছেলে অমল আর মালিনী মেয়ে ছোট্ট সূচতুরা স্থুধা— এদেব এত ভাল অভিনয় এর আগে আর কেট নাকি দেখেনি একথা সেদিন আমরা শুনে থুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

ডাকঘরের পর শ্রীঅথিল নিয়োগীর 'বাসন্তিকা' অভিনয় হয়েছিল। বাসন্তিকা নাটকটি তোমরা সকলেই রংমশালে পড়েছ। বাসন্তিকার স্বষ্ঠু পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন তোমাদের 'দিদিভাই' নিজে। শ্রীননী দাসগুপ্ত এর প্রযোজনার ভার নিয়েছিলেন আর সঙ্গীতের ভার নিয়েছিলেন শ্রীবিমান ঘোষ। বাসন্তিকার অভিনয়প্ত সকলকে মুগ্ধ করেছিল। লিলি চক্রবর্ত্তী, পারুল দেবী, লীনা ঘোষ, অমিতা সাহা, নমিতা সাহা, গীতা বস্থু, সেবা ঘোষ, ডোরা গাঙ্গুলী ও নীলিমা গাঙ্গুলী—এঁরা অভিনয় করেছিলেন। বালিকার দলে ছিলেন—ক্মারী মমতা, প্র্নিমা, অজন্তা, ফ্লোরা, প্র্নিমা রায়, কেয়া, বৃন্থু, বৃলু ও প্রতিমা। খর্কনাশার অভিনয়ে শ্রীমতী পারুল দেবী সকলকে খুব হাসিয়েছিলেন। কুমারী নমিতা সাহা মলয়ানিলের ভূমিকায় নাচে সকলকে মুগ্ধ করেছিলেন। নাচে গানে বাসন্থিকা সভার আসর শেষ মুহূর্ত্ত পর্যান্ধ জ্মিয়ে ব্রেখেছিল।

এরপর সভা ভঙ্গ হবার আগে কুমারী গীতা দে সরকার, কুমারী পাপড়ি সেনগুপ্তা ও শ্রীমতী পারুল দেবীকে সভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্বের জন্ম পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। সভাস্থ সকলেই এতে আনন্দ জানিয়েছিলেন।



আষাদ ১৩৪৫

এরপর আমাদের ধন্যবাদ জানাবার পালা। রংমশাল উৎসবে যোগ দান করে তোমরা সকলে তোমাদের অভিভাবকগণ আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানবে। আর যাঁরা সেদিন উপস্থিত থেকে সভার বিশেষ মর্যাদা বাড়িয়েছিলেন তাঁদেরও আবার ধন্যবাদ আমরা জানাচ্ছি। ডাকঘর ও বাসন্তিকার অভিনয়, পরিচালনা ও প্রযোজনার যাঁরা ভার নিয়েছিলেন তাঁরাও তো আমাদের আপনার লোকই তাঁদেরও আমাদেব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁরা শুধু সেদিন নয় বহুদিন আগে থেকে তাঁরা আনন্দে পরিশ্রম করেছিলেন।

এছাড়া সেদিনকার সভার সমূহ সুবাবস্থার জন্য ফিলিফস্ এণ্ড রায়, আশুভোষ কলেজ ফিজিকা বিভাগ, অর্গান কোম্পানী ও মিত্র মুখার্জি (মেডেল ও রংমশাল ব্যাজের জন্য) আমাদের ধনাবাদার্হ। আর প্রফুল্ল পিকচারসের সৌজন্যে অরকেষ্ট্র। ও যন্ত্র সঙ্গীতের ভার নিয়ে জ্রীরবি রায় এণ্ড পার্টি আনাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছেন।

তোমাদের সকলকে নিয়ে সেদিন আমর। যে উংসব আয়োজনে মিলেছিলাম আর যারা সভায় সেদিন উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলের মধ্যে আমরা যে আস্তরিক আনন্দ পেয়েছিলাম এ সমস্তই তোমাদের আজকের রংমশালে মধুব ভাবে চিরম্মরণীয় হয়ে রইল।

> আসচে মাসে গত বৈশাখ ও জৈচের প্রতিযোগিতার ফলাফল প্রকাশিত হবে। জৈচের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নামও এবার স্থানাভাবে দিতে পারা গেল না বলে আমরা হৃংখিত। আসচে মাসে সেগুলি নিয়মিত ছাপা হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসের আলোকচিত্র প্রতি-যোগিতার শেষ তারিখ ২০শে আষাঢ় পর্যাস্ত রাখা হ'ল।

#### আমরা সকলের জন্য



দলাদলি ব্যাপারটা খারাপ কিন্তু দল বাঁধা নয়। দল বাঁধা মানুষের স্বভাব—মানুষ কেন, আরো অনেক প্রাণীর। দল বেঁধে আমরা অনেক ব্যাপারে এমন আনন্দ পাই একলা যা পাওয়া যায় না। শুধু কি ভাই! দলে মেশার আরো একটা মস্ত বড় ভাল দিক আছে। দলে মিশতে হলেই নিজের নিজের অনেক কিছু বেয়াড়া অহস্কার, স্বার্থপরতা ইত্যাদি ছেঁটে কেলতে হয়, নইলে খাপ খাওয়ান যায় না। দলের দলী হতে গিয়ে আমরা নিজের বাইরে পরের জন্ম ভাবতে শিথি, একপেশে কুণো দৃষ্টির বদলে সেখানে আমাদের দৃষ্টি হয় উদার, তার সীমা বিস্তত হয়।

এতথানি ভূমিকা করবার একটা কারণ যে আছে তা নিশ্চয় বৃঝতে পেরেছ। আসল ব্যাপারটা আমরাও একটা দল বাঁধতে আয়োজন করছি—ব্রংস্পাধ্য দলে।

রংমশাল ঝারা পড়ে, রংমশালের জ্বন্যে যারা ভাবে, খাটে, এক হিসেবে তারা স্বাই এক দলের। দলের বীজ্ঞ সেখানে আগে থেকেই আছে, সেই বীজ্ঞকে আমরা বড় গাছ করে তুলতে চাই।

রংমশাল যখন প্রথম বেরোয় তখন তার নাম সম্বন্ধে যা বলা হয়েছিল রংমশাল দল সম্বন্ধেও সে কথাগুলি মনে রাখতে হবে। রংমশালের আদর্শ হল আনস্ফ আর আলো। বরস্পরের জীবনে আনন্দ আর আলো আনা। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা।

বাইরে একটা প্রতীক দিয়ে ভেতরের জিনিষকে বোঝান অনেক সময়ের দরকার হয়। সেই জ্বস্থে রংমশাল দলের ব্যাক্ত হয়েছে 'আশালে'। স্থানর মীনা করা কাজের উপর এই ব্যাক্তি তৈরী হয়েছে ভোমাদের জ্বস্থা; ব্রুচের মত ব্যবহার করবে ভোমাদের পোষাকের উপর। পরের পৃষ্ঠায় ছবি দেখলেই বুঝাতে পারবে।

#### সকলে আমাদের জন্য



রংমশাল দলের "ব্যাজ"

## নিয়মাবলী

- (১) রংমশালের সমস্ত গ্রাহক গ্রাহিকা এই দলে যোগ দিতে পারবে। তার জ্বন্থে কোন আলাদা চাঁদা লাগবে না, শুধু আমরা যে ব্যাক্ত পাঠাব তার খরচ এক টাকা দিতে হবে। নিয়মিত পাঠক পাঠিকা যাঁরা এক্তেন্ট মারফং কেনেন—এক্তেন্টের নাম দিয়ে তাঁরা এ দলে ভর্তি
- (২) রংমশালে একটি করে কুপন থাকবে। সেই কুপনে নাম ঠিকানা জন্ম তারিখ পিতার বা অভিভাবকের নাম স্কুল কলেজ শ্রেণী, লেখনী বন্ধু চাই কিনা ইত্যাদি লিখে ও ব্যাজ ও ব্যাজ-পাঠানোর খরচ বাবদ এক টাকা পাঠালে দলে ভত্তি হওয়া যাবে।
- (৩) ছেলেদের ও মেয়েদের আলাদা বিভাগ থাকবে। মেয়েদের লেখনী বন্ধু মেয়েরা ও ছেলেদের লেখনী বন্ধু ছেলেরাই হতে পারবে।
- (৪) শুধু কাগজে কলমে নয়, রংমশাল দলের সাক্ষাৎ ভাবে মাঝে মাঝে মেলা মেশার আয়োজনও আমরা করবার চেষ্টা করব।
- (৫) সমিতির সভ্য বা সভ্যা হতে গেলে অভিভাবকের অনুমতি দরকার। সেজ্য কুপনে তাঁদের স্বাক্ষর থাকলেই চলবে।
- (৬) লেখনী বন্ধু পেতে হলে, "দিদিভাই" C/o. সম্পাদক, রংমশাল, চিঠি দিতে হবে।
- (৭) সব বিষয়ে দিদিভাই এর নির্দ্দেশ মেনে নিতে হবে। ঠিকানা দেওয়া বা না দেওয়া অন্য কোন ব্যাপার—"দিদিভাই" এব ইচ্ছাধীন।
- (b) দিদিভাইর কথার উপর কোন বাদ প্রতিবাদ চলবে না।
- (৯) ছেলেমেয়ের শ্রেণী বিভাগ ঘটলেও 'দিদিভাই'এর সবার উপর সমান দৃষ্টি থাকবে।
- (১০) নানাবিধ প্রতিযোগিতা মাসে মাসে সমিতির সভ্য বা সভাদের ভিতর হবে। যাদের বয়স বারো বছরের নীচে তাদের জন্ম বিশেষ পুরকারের ব্যবস্থা থাকবে।

| রং মশাল দল<br>কুপন     |                                         |  |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|
|                        |                                         |  |  |  |
| জন্ম তারিধকুল বা কলেজ, | <b>ে</b> শী                             |  |  |  |
|                        | )                                       |  |  |  |
|                        | •••••                                   |  |  |  |
|                        |                                         |  |  |  |
| लायनी वस् ठाँहै किनी   |                                         |  |  |  |
| हिं (Hcbby)            | *************************************** |  |  |  |

# উৎসাহীর চিঠি

## 

ওপরের ওটা কি বলত ? না না ওটা একটা চিঠি! রংমশাল দলের এক উৎসাহী অন্য এক উৎসাহীকে ঐ চিঠিটি লিখেছে। বুঝতেই পারছ চিঠি যে লিখেছে, তা'র ছবি আঁকার অভ্যাস থুব বেশী আছে, তাই সে চিঠিখানি ছবি দিয়ে ভরিয়ে ফেলেছে, অথাৎ, কথার বা কথার অংশের বদলে ছবি এঁকে রেখেছে। হয়তো লিখতে হবে 'বঙ্কল,' সে ছবি আঁক্বে একটা বলের (খেলার বল) আর একটা কলের (জলের কলের)। হয়তো, লিখতে হবে 'বঙ্কু' সে আঁকবে একটা বনের ছবি, আর তা'র ডান পাশে লিখবে 'ধু';—এই ভাবে সে ছবির চিঠি লিখে। এই চিঠিতেও সে এ রকম করেছে।

কিন্তু, যে বেচারা চিঠি পেয়েছে, তা'র তো মহা মুস্কিল! বিশেষ কিছু বুঝতে না পেরে সে চিঠিখানা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। সেটা এখানে ছাপা হ'লো। তোমরা প'ড়ে এর মানে বের করতে চেষ্টা কর।

(তোমাদের হবিধার জস্ত চিঠির ছ'চারটি কথা ৰ'লে দিলাম:—আনন্দ, আশা, সঙ্গে, ছেলেমেরের)।

তোমাদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে জানাও যে রংমশাল পাওনা। তাদের আবার আমাদের রংমশাল পাঠাতে হয়। এতে তোমরা জেনো আমাদের দোষ কিছু নেই। বরং এতে আমাদের কতিই হয়। আমরা সকলকেই ঠিক সময় তোমাদের ঠিকানা মত রংমশাল পাঠাই। পোই অফিসে কোন কোন রংমশাল মারা বাওয়া কিছু আশ্চর্য্য নয়। তোমরা তোনাদের পোই অফিসে কোন করো। এ বিষয়ে আমরাও জেনারেল পোই অফিসে লিখেছি।



পরিচালিকা—দিদিভাই

### স্লেহের রংমশাল দল'এর ছোট ভাই বোনেরা!

'রংমশাল দলের' প্রীতি উৎসবে তোমরা অনেকে এসেছিলে আবার অনেকে আসতে পারোনি। যারা দূরে থেকে আসতে পারোনি তাদের অস্তরের আস্তরিকতা প্রীতি উৎসবকে শুভস্পর্শ দিয়েছে। আমরা আশা করছি পরের বছর তোমাদের সব ভাইবোনদের এক জায়গায় দেখতে পাবো।

আমাঢ় এসে পড়লো, আকাশে তার ঘন সমারোহ চলেছে। প্রথর তাপে মাটির বুক থা, থা করে তক্ষ তার শাখা প্রশাখা আকাশের দিকে বিন্তার করে বলে ওগো আমরা তৃষ্ণার্ত্ত জল দাও একটু! প্রীভগবানের আশীবের মত আকাশ থেকে জল ঝরে পড়ে তৃষ্ণার্ত্ত পৃথিবীর বুকে, তক্ষ শাখায় শাখায়, বনে বনে!

ঘরের সাসিতে বাজছে জল তরক, শুপীক্বত চিঠির ভিতর ভূবে আছি আর কান পেতে শুনছি বৃষ্টির ছিন্দের টুং টাং শব্দ—মনে হচ্ছে এ শব্দ যেন তোমাদের আনন্দ উচ্ছসিত হাসির শব্দ। আকাশের জল ভরা মেঘের দিকে তাকিয়ে তোমাদের অভিমান ভরা মুখের কথা মনে পড়ে যায়, তাই তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দিতে স্কর্ফ করছি—

#### আরতি (বালিগঞ্জ)

তোমার চিঠিতে যা প্রশ্ন করেছ তার উদ্ভর বহু পূর্ব্বেই আমি তোমার অন্য ভাইবোনদের দিয়ে দিয়েছি হতরাং আর কিছু বলবার নেই। তোমার কৰিতার সম্বন্ধ যা হয় তার উদ্ভর ষথা সময়ে পাবে। তোমাদের উপর আমি রাগ করতে কি পারি ভাই— ? তবে নিয়মবিক্ষ কাষ্ণও ভো করতে পারি না সেইক্ষ্ম মৃষ্কিল হয়।

শচীন্দ্র নাথ রায় ( হাওড়া ) গ্রাহক নং ৯৭৫।

ভোমার চিঠির উত্তর অনেকদিন পরে যাচ্চে হঃথ করে। না ভাই, ভোমার লেখনী বন্ধু আশা করি পেয়েছ। ভোমার লেখার বিষয় বথা সময়ে জানতে পারবে ভাই।



আবাঢ়, ১৩৪৫

বিমল মণ্ডল ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ৮১৯।

তোমার দিদির অভাব তো আর রইল না ভাই! ডোমার বন্ধু চাই কিনা সে কথা কিছু তো জানাওনি।

অচিস্তা কুমার রকিত ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ৮৪৪ ।

তুমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিং কোরের এক জন সৈনিক—একথা শুনে খুসী হয়েছি। তুমি I. Sc. পড়ছ, তোমার বয়স ১৯ বলে রংমশাল দলে ভর্ত্তি হতে পাবে না লিখেছ। কিন্তু তাতো নয় ভাই— আগেই তো বলেছি বয়সটী সব নয় আগে মন! তোমার ভাইদের ভিতর কাকে তুমি লেখন বন্ধু পেতে চাও ?

রখীন্দ্র মোহন মৈত্র ( রাজসাহী ) গ্রাঃ ১৯০।

খোকা ভাই! তোমার লেখনী বন্ধু চলে গেছে, তাকে পেয়েছ তো? দিদি পেয়ে তোমার আনন্দ হচ্ছে জেনে খুসী হলাম।

শিব প্রসাদ সেন ( নিউদিল্লী ) ৫৮৯।

তোমার তিনখানা চিঠিই পেয়েছি। তৃমি Samdhar Lake থেকে যে চিঠি দিয়েছ তার খানিকটা আমি তোমার ভাইবোনকে পড়তে দিছি "আমর। ১৮ই এপ্রিল এখানে এসেছি। আমর। এখানে তিন মাস থাকবো। রাজপুতনায় মরুভূমির এক প্রান্তেই সহরটী। এখানে মাত্র ২০০ ঘর বাঙালী আছেন। সকাল বিকেল ছাড়া আর কখনও বাইরে বেরনে। যায় না। তুপুরের রোদে বালি আগুনের মত হয়ে যায়, আর রাত্রি বেলা সাপের ভয়। এখানে ভয়ানক সাপ। রাত্রে বালি ঠাগু। হয়ে থাকে, সেই সময় সাপগুলো বালিব ওপর ঘুরে বেড়ায় এখানকার সাপের ভীষণ বিষ। এখানে অনেক ময়ুর আছে—এই হছেছ এ সহরের সৌল্ব্যা এখানে ব্যাং ও ইতুর অনেক সেইজন্তু সাপপ্ত অনেক—আবার সাপ অনেক সেই জন্তু ময়ুর বেশী। বর্ষার সময় ময়ুরেরা পেথম তুলে নাচে। এটা একটা লবণের পাহাড়। মরুভূমিতে ঘেমন চারিদিকে বালির পাহাড় এখানে সেই রকম চারিদিকে লবণের পাহাড়। আমরা প্রায়ই ও হ্রদে বেড়াতে যাই, বিদ কেউ লবণের ইতিহাস জানতে চান আনন্দের সঙ্গে জানাতে পারি।"

শৈলেন্দ্র মোহন চক্রবর্তী ( বিক্রমপুর বা কালি গাঁ ) ৩৫৭।

তোমার চিঠি অনেকদিন পড়ে আছে বলে রাগ করনি তো ভাই ? তুমি যে চিঠি পাঠাবে বলেছ পাঠিও দেখে তবে উত্তর দেবো। হাঁা লেখনীবন্ধু তুমি বেছে নেবে, না আমি করে দেবো?

বানী ছোয (পাটন।) গ্রাঃ ১০১২।

তোমার চিঠিটি আমার খুব ভাল লেগেছে। তোমার যা যা হবি লিখেছ তার মধ্যে সব চেয়ে ভাল কোনটা জানো ?ুঐ জিনিস পত্র গুছিয়ে রাখার অভ্যাসটা। ভাবীগৃহিনীর বৈঠক এর পারিচালিক। কে



তোমার কথা বলেছি শীঘ্র ব্যবস্থা করবেন বলেছেন। মা, বাবা কেউ চিরকাল থাকেন না তো ভাই স্থতরাং ছঃথ করোনা বোনটী বুঝেছে ? তোমার বয়স এর কথা যা লিখেছ তার উত্তর আমি তো আগে দিয়েছি ভাই। তোমার বন্ধু পেয়েছ তো ? দেখ বন্ধু পেয়ে তোমরা দিদিভাইকে ভুলে যাবে না তো ?

রেণুকা ঘোষ (দাতন)

তোমার ছটে। চিঠিই পেয়েছি। গ্রাহিক। নম্বর দাও নি কেন ? হাতের লেগার কথা বলেছ—রোজ চারপাতা করে হাতের লেখা করে। তাহলেই খুব চমংকার লেখা হবে। তোমার বয়স ১২ বছর তা তা আমি চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছি। স্কুজাতা রক্ষিত কে বলবো—তুমি ও তোমার অন্য ভাইবোন T B. সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ। আমার ছবির কথা পূর্বেই তো বলেছি ভাই।

প্রত্যোত মুখোপাধ্যায় ( বালীগঞ্জ ) গ্রাঃ ১১০০।

তুমি রংমশাল দলের জন্ম যে মতামত পাঠিয়েছ দেগুলি আমার ভাল লেগেছে। আমরা পরে বিবেচনা করে জানাবে। তোমাকে।

জীমৃত বাহন রায় ( কলিকাভা )

তোমার বাড়ী যাওয়ার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি ভাই। আশাকরি লেখনী বন্ধু পেয়েছ !

রাজিয়া (ময়মনসিং ) গ্রাঃ ৮৬০।

তুমি যাদের ঠিকানা চেয়েছিলে পেয়েছ তো ? যথন চিঠি লিথবে পুরো নাম ঠিকানা গ্রাহক নম্বর না দিলে বড্ড অস্থবিধ। হয়। হাঁ। তুই বন্ধুর এক গ্রাঃ নম্বর চলবে কিন্তু যথন ব্যাজ নেবে তথন তৃষ্ণনের আলাদা নিতে হবে। রংমশাল সম্বন্ধে যা জানিয়েছ আমি পরিচালক মশাইকে জানাবো। তোমার হাতের লেখাটী সত্যি খুব চমৎকার ভাই। রংমশাল দলের ভর্ত্তি হলে ঐ কুপনটী বই থেকে কেটে নিয়ে ভর্ত্তি করে পাঠাবে।

মায়া সেন ( কলিকাভা )

না বোনটা, আমাদের রাজ্যে ওরকম কড়া আইন নেই স্কতরাং ১৮ বছর হলেও তুমি অনায়াসে আসতে পারো। গ্রাহক নম্বরটা তুই ভাইবোনের নামে করিয়ে নিলেই হবে। তোমার পাঠান বিলিতি বান্ধবীদের ঠিকানা আমি আমার অনেক বোনকে দিয়েছি। তোমার ছোট ভাইকে তার নালিশ অবশ্র জানাতে বলবে। তোমার দিদির অভাব পূর্ণ হয়েছে তো?

মোহন গুপ্ত ( হাওড়া ) গ্রাঃ ৮৪০।

তোমার জিজ্ঞাসা বিষয় আমি আগেরবার শুভেন্দুর চিঠির ভিতর জানিয়েছি — আশাকরি ত। পড়েছ, সেইজন্ম আর কিছু বলবার দরকার নেই।

স্থ্ৰত দাসগুপ্ত ( কলিকাতা ) গ্ৰা: ৮৮৮।

তুমি জিজ্ঞাসা কর্মেছ রাগ করেছি কিনা, না এখন আর রাগ নেই—চিঠি লিখেছ বলে। তোমার লেখনীবন্ধু পেয়েছ তো? দেখো দিদিভাইকে ভূলে যেওনা যেন।



वावार, ১०81

শাস্তিলতা বস্থু মল্লিক ( হাওড়া ) গ্রাঃ ৭৩৫।

তুমি নিশ্চয় খ্ব রাগ করেছ দিই নয়? কিন্তু কি করব বলো—কিছুতেই স্থান পাইনা সবার চিঠিব উত্তর দেবার। তোমায় খ্ব আদর করে ডেকে নিয়েছি ভাই। রাগতে পারে। লিথেছ—কিন্তু তার প্রমাণ কবে পাবে। বলতো? তোমার জন্মতারিথ ১৩২৯ সালের ১০ই পৌষ—তাই বুঝি বঁসে বসে ভাবছ—আমার চেয়ে বড় তুমি? লেখনীবন্ধুতো গেছে—পেয়েছ?

সুরমা সমর ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ৯২১।

তোমরা আমায় বেমালুম দোষী করে ফেলেছ, পাগল, তোমাদের আমি ভুলতে পারি ? স্কুলে পড়ন। বলে লেখনীবন্ধু পাবেন। একথা কে বলেছে, লেখনীবন্ধু তো অনেকদিন তোমার বাড়ী গেছে। লেটারবন্ধট। খোলনি বুঝি অনেকদিন ? হাঁ আমার নমস্কার মাকে জানিও।

শোভা সেন (ভাগলপুর)

গ্রাঃ নম্বর দাওনি যে? কে বলে তোমার নাম খারাপ—ভারী মিষ্টি নাম, তোমারি উবযুক্ত।
আচ্ছা শোভা তুমি যে দিদি পেলে তার জন্ম আমায় পুরস্কার দেবে ন। ? বন্ধু পেয়েছ বলে বৃঝি চুপকরে আছি ।
শিবাণী সরকার (কলিকাতা) গ্রাঃ ৪০৮।

তোমার দ্বিতীয় চিঠি পাওয়ামাত্র লেখনীবন্ধ পাঠিয়েছি—নিশ্চয় আর কোন অন্থয়োগ, অভিযোগ তুর্ব্যোগ বাধিয়ে তুলবে না—কারণ তাতে স্থযোগ হবে কি ভাই ? পরীক্ষা কেমন হলো ? ফটো তুলে পাঠাবে জ্বেনে খুব খুদী হয়েছি।

হীরেন রায় ( রাঁচী ) গ্রাঃ ৯৮৮।

তোমার বন্ধু শীদ্র যাচ্ছে ভাই। তোমার মা নেই শুনে বড় ছ:খ হলো—এই তোমার কত ভাই বোন করে দিলাম—এতে তোমার আনন্দ হচ্ছে না ? তোমার ১২ বছর বয়স ক্লাস VIIএ পড়ো তা, আজি জেনেছি। রেবা মুখার্জ্জী (কলিকাতা) গ্রা: ১০৭৬।

তোমার চিঠি ঠিক সময়ে পেলেও উত্তর দেরীতে যাচ্ছে বলে রাগ করোনা ভাই। তোমার চিঠি ও হাতের লেখা খুব ভালো। লেখনী বন্ধু পেয়েছ তো ?

রবীন্দ্র নাথ মিত্র ( দাক্ষিলিং ) গ্রাঃ ১০৭৭।

তুমি কার সঙ্গে ভাব করতে চাও জানিও করে দেবো। আসরে যোগ দিতে তুমি নিশ্চয় পারে। আমিতো বলেছি—ভয় করবার কিছু নেই। আর দিদিভাই তো সকলেরই—স্কুতরাং তোমার অবশুই জাের আছে।

অলক ঘোষ ( কলিকাতা ) গ্ৰা: ৯৭৬।

তোমার একটি চিঠি মাত্র আমি পেয়েছি ভাই। তুমি অন্থযোগ করেছ—কিন্তু চিঠি পেয়ে উত্তর দিতে না পারলেও ভ্রান্তি স্বীকার করে নিতাম। তোমাদের ব্যাক্ত এভদিনে পেয়েছ তো?



আষাঢ়, ১৩৪৫

আনোয়ারা বেগম ( বারাকপুর ) গ্রাঃ ১১০৯।

আছু! তোমার স্থন্দর চিঠিটা পেয়েছি। তোমার বয়স পনেরো বছর—-এবং এরই মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে বলে ভাবছ আশ্চর্যা হবো, কিন্তু ভা আমি মোটেই হইনি। চিঠির উত্তর দিতে একটু দেরী হলেও লেখনীবন্ধু তো আগেই পেয়েছ ভাই।

सूरमञ्ज नाथ रेमज ( इंगली ) खाः ১०৫७।

বুকু! গ্রীম্মের ছুটীতে ভয়ানক হৈ হৈ করে বেড়াচ্ছ নিশ্চয় ? দেইজন্ম এতদিন লেখনীবন্ধ করে দিইনি। স্থল খুললেই লেখনীবন্ধ যাবে। তোমার বয়স ১১ বছর আর দেশ বিদেশের খবর জানতে চাও তা আমি জেনেছি ভাই!

লীলা বিশ্বাস, স্থনীল সিদ্ধান্ত, পবিত্রগুপ্ত, স্থনীলকুমার সেনগুপ্ত, অবনীকুমার বস্থু, কল্যাণকুমার মৃথোপাধ্যায়, সাধনা ও গোপাল, দেবলা ঘোষ, সচিদানন্দ সেনগুপ্ত, রামমোহন ভট্টাচার্য্য, ইলা ব্যানার্জ্জী, বিনয়চন্দ্র পালালাল চৌধুরী, হরিদাস সরকার, লভিকা সেন, নীলিমা চক্রবর্ত্তী; ভোমাদের চিঠি আমি পেয়েছি, ভোমরা যারা লেখনীবন্ধু চাও তাদের পাঠাচ্ছি এবং পাঠিয়েছি। আরও যদি কিছু জানবার বা জানবার থাকে, ভাই, তাহলে চিঠি লিখো আমায়।

**হৃষ্টোকেশ** ভোমার পরীক্ষোতীর্ণ হওয়ার থবর পেয়ে হুখী হলাম। 'মিষ্টায় মিতরে জনা' হবে নিশ্যে ভাই প

স্ত্রাভা রক্ষিত! বোনটা, ভোমার চিঠি পেয়েছি—যা বলেছ তার ব্যবস্থ। করে দেবো তুমি নিশ্চিন্ত থাক। নিজে বুঝি জানাতে নাই কেমন আছ ? চিঠে লিখো শীঘ্র, কেমন ?

শৈলেন্দ্রক্মার নাথ, মণিমালা মজুমদার, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিমল সরকার, জগদীশ দাস, তৃষারকান্তি দত্ত' অঞ্চলি আচার্য্য, গ্রামলকুমার ভট্টাচার্য্য, অঞ্চলি সেনগুপ্তা, মোহিতভন্ত, তুর্গাচরণবহু অজ্যকুমার ঘোষ, তোমাদের চিঠির উত্তর পরের বার যাবে। ব্যাক্ষএর ক্ষন্ত যার। লিখেছ তারা যদি এতদিনেও ব্যাক্ষ না পেয়ে থাকো—আমি থবর নিয়ে যাতে ২।১ দিনের ভিতর পাও তার ব্যবস্থা করছি। পরিমল সরকার ভাইএর সব চিঠি পেয়েছি। তোমরা সকলে আমার মেহাদর, প্রীতি ভালবাসা নিও।

ইতি— তোমাদের—



## ভাৰীপ্তহিণীর বৈটক

#### দ্রীইন্দিরা দেবী

আদরের ছোট্ট বোনেরা!

গতবারে তোমাদের কাছে কি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তা বোধ হয় মনে আছে তোমাদের ? স্বাধারণ স্বস্থতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া তোমাদের একান্ত দরকার—এ নিয়ে আলোচনা করতে করতে প্রশ্ন উঠেছিল—–মেয়েদের ব্যায়াম করা উচিত কিনা ?

সাধারণ চোথে প্রশ্নটা নেহাৎ বাজে ঠেকতে পারে কিন্তু এদিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দেবার সন্ম এনে পড়েছে বলে মনে হয় আমার। সংসারে মেয়েদের খৃটি নাটি কাজ করতে হয়, এদিক দিয়ে থানিকটা শারীরিক শ্রমের প্রয়োজন হয়—কাজেই অনেকে বলেন মেয়েদের ব্যায়ামে প্রয়োজন নেই। এথানে আরো একটা কথা ভাবা দরকার, সাধারণতঃ ব্যায়াম ব্যাপারে পুরুষেরা যে প্রণালী অফুসরণ করে থাকেন সে প্রণালী মেয়েদের পক্ষে কি হিতকর ? মেয়েদের যে নিজের শরীর স্বস্থ সবল রাথবার জন্ম ব্যায়াম করা দরকার কিন্তু সোজাম পুরুষ প্রণালী অফুকরণে নয়। দেহকে স্বগঠিত রাথবার জন্ম মেয়েদের ব্যায়াম করা দরকার কিন্তু সে ব্যায়াম পুরুষ প্রণালী অফুকরণে নয়। অথচ একথা আমরা কেউই শ্বরণে রাখি না—তার ফলে মেয়েদের শারীরিক গঠন আহত হয়ে পড়ে। তোমাদের ভিতর অনেকেই নিজের দেহের দিকে তাকাও না, যত্ম নাও না, যেমনটি যত্ম নাও ক্লাস প্রমোশনের পর নতুন চকচকে বইগুলোর উপর! যেন ধুলো না লাগে, ময়লা না হয়, মলাট দাও—আরও কত কি কর! কিন্তু নিজের শরীরের বেলা দূর থাক গে ছাই! স্পান করবার সময় কই? স্কুলের বাস এসে দাঁড়িয়ে আছে—কাজেই নাকে মুথে কোনও রকমে গুঁজে তো বাদে ওঠা যাক।

আমাদের প্রত্যেক ব্যাপারটার পিছনে কেমন একটা নিজিকার ভাব আছে—'যা হচ্ছে হোক' এই মনের ভাব আমাদের সর্কবিধ উন্নতির মূলে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ভাব যেন তোমাদের অন্তরকে স্পর্শ করতে না পারে। আহার ও স্থানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাথতে হবে। শরীরের প্রতি যত্ন নেওয়া মানে 'টয়লেট' করা নয় —একথা মনে রেখো।

তোমরা তো জানো শরীর যন্ত্রের মত! যে সব উপাদানে আমাদের শরীর গঠিত কারুর কোনও একটার অভাব হ'লেই আমাদের শরীর অগ্নন্থ হয়ে পড়ে। সপ্তর্থী বেষ্টিত অভিমন্তার মত আমাদের অবস্থা—জলে স্থলে আকাশে বাতাসে সর্বাদিক দিয়ে চলছে ত্রারোগ্য ব্যাধির বীজান্তদের ষড়যন্ত্র আর গোপন অভিযান—এদের সঙ্গে নিরম্ভর সংগ্রাম করে আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, স্বস্থ থাকতে হয়। এ অবস্থায় আমরা যদি আমাদের দিকে না তাকাই তাহলে আমাদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁ। গায় ? নতুন চকচকে বইগুলো যত্মের অভাবে পোকায় কেটে কুংসিত ও বিক্বত করে দেয়—আমাদেরও এ অবস্থায় আসতে দেরী হয় না—তার ফলে আমরা ভগ্নস্থায় হয়ে পড়ি, সংসারে অশান্তি আসে। যন্ত্রটী থারাপ হয়ে গেলে যেমন আয়োজন হয় মিন্ত্রির—তেমনি এ দেহ আমাদের বিকল হয়ে পড়লে প্রয়োজন হয় ডাক্তারের। তখন গরজ পড়ে, থাওয়া দাওয়ার ইত্যাদির ওপর আমরা একটু চোখ রেথে থাকি—কিন্তু সপ্তাহ না পেন্ধতেই আবার যে কে সেই না রাম না গঙ্গা। ভাক্তারের মরা মান্থব বাঁচাতে পারেন না—শরীরকে স্বস্থ্ রাখবার স্বশক্তি আমাদের ভিতর ঘূমিয়ে থাকে—ডাক্তারের কাক্ত সেই দুপ্ত শক্তিকে জাগিয়ে তোলা।

তোমরা সকলে আমার স্নেহ ভালবাসা নিও।

# নৃতন ধাঁধা

#### কা'র চাকর ?



ওপরের এই ছবিটিতে ১২টি ছেলে তাদের চাকরের সঙ্গে পার্কে খেলা কর্তে এসেছে, দেখান হয়েছে। ছেলেগুলিকে দেখে এবং চাকরদের দেখে বল্তে পার কি, কোন্ ছেলের কোন্ চাকর ? প্রত্যেক ছেলের একটি নম্বর আছে, চাকরদের ও একটি ক'রে নম্বর আছে। কত নম্বরের ছেলের কত নম্বরের চাকর বলে দাও; কি কারণে এটা ঠিক কর্লে তা'ও বল্তে হবে।

## নতুন প্রতিযোগিতা

এবারকার নতুন প্রতিযোগিতা তোমাদের দেওয়া হল—প্রথম-কাহিনী রচনার প্রতিযোগিতা। তোমরা হয়ত অনেকেই এই গরমের ছুটীতে কোথাও বেড়িয়ে এসেছ বা আগের কোন ছুটীতে কোথায় গিয়েছিলে—দূরে হোক কাছে হোক তার প্রথম কাহিনী এবার তোমাদের লেখবার প্রতিযোগিতা হবে। মনে রাখতে হবে ভ্রমণ-কাহিনী বেশী বড় হলে চলবে না। বেশ ঝর ঝরে গল্পর মতন করে লিখতে হবে আর ছোট্ট করে—রংমশালের ২।০ পাতার বেশী যেন না হয়। সঙ্গে যদি ছবি দিতে পার ভালই তবে যে ছবি থাকবেই তার কোন মানে নেই। এতে ছটো পুরস্কার থাকবে একটি ছোটদের (১২ বছরের নীচে) আর একটি বড়দের জন্ম। লেখার সঙ্গে নিজের নাম—বর্ষস গ্রাহক নং (বা এজেন্টের নাম) ও অভিভাবকের স্বাক্ষ প্রিয়ে পাঠাবে। পাঠাবার শেষ দিন ২৮ শ্রে আযাঢ় মনে রাখবে।

## যারা পরের মুখে ঝাল খেতে চায় না সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী ছেলে মেয়েরা আমাদের বই পড়ে খুশি হবে

## প্রথিবীর রূপকথা

এদেশের সবচেয়ে বড় রূপকথাকার শ্রীদক্ষি**ণারঞ্জন** মিত্র মজুমদার সম্পাদিত

# প্ৰথিবীর গল্প প্ৰথিবীর উপস্যাস

সতীকান্ত গুহ, মোহনলাল ও শোভনলাল গঙ্গোপাথ্যায় সম্পাদিত

## বাড়ী থেকে পালিখে শিক্ষাম চক্ৰবৰ্ত্তী লিখিত

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো রূপকথা, রকমারী রক্ষী ছবি। বড় সাইজের বই। ঝলমলে মলাট। দাম দেড় টাকা। ডাকমাশুল আলাদা।

একখানা বই-য়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো গল্প আর একখানায় সবচেয়ে ভালো চারখানা উপস্থাস। রংমশালের মতে এত্থানা বইয়ের মত এত চমংকার লেখা, ছবি ও ছাপা আর দেখা যায়নি।

দাম একটাকা চার আনা আর এক টাকা। ডাকমাণ্ডল আলাদা।

শিবরাম বাবু বাড়ী থেকে পালিয়েছিলেন। তাই এত চমৎকার বই লিখতে পেরেছেন। সকলের মতে প্জোয় এ রকম বই আর বার হয়নি। দাম এক টাকা। ডাকমাশুল আলাদা।

অবনীস্ত্রনাথ ঠাকুর লিখিত

## রাজকাহিনী

প্রথম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ দাম বারো আনা।

## রাজকাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ দাম এক টাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্ম পৃথিবীতে অবনীন্দ্রনাথের মত লেখক নেই, রাজকাহিনীর মত বই-ও নেই। এবার অনেক খরচ করে মলাটের নতুন ছবি ছাপ। হল। ভিতরে অনেক হাফ্টোন ছবি দেওয়া হল।

তিনখানা আশ্চর্য্য বই বার হচ্ছে: 'সবুজলেখা', 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'গঙ্গের দেশে'। খোঁজ রেখো।

# প্রাচী পাব্লিশিং হাউস ১০ ইন্ররায় রোড,



বঙ্কিমচন্দ্ৰ

[শীহ্নেকুনাথ নিরোগী মহাশয়ের দৌজক্তে]



# সায়ের ঘরের একটি ছবি

#### শ্রীসতীকান্ত গুহ

۵

মায়ের ঘরে একটি ছবি, নিঝুম বেলাতে
হঠাৎ হাসে হঠাৎ কাঁদে আলোয় ছায়াতে
এই ছবিটা কে ?
বলবে আমাকে ?
থুকু তুমি চুপটি করে কানে কানে শোনো,

বুকু ভাষ চুগাও করে কানে কানে শোনো, সেই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

Ş

মাথায় টুপি টুকটুকে লাল, চোথ জোড়াটি বাঁকা, গোঁফ জোড়াটি সাদা মেঘের রঙ্টি দিয়ে আঁকা। নাকটি যেন কাকাত্য়ার, ঠোটটি কমলরাঙা, লম্বা মুখে তোবড়ানো গাল, চিবুক আধো-ভাঙা। কাঁখে লাঠির আগায় বাঁখা একটা পুটুলি, ক্ষকির যেন দাড়িটি তার বেজায় মামুলি।



একটি হাতে আজব বাঁশী ধরচে মুখেতে,
হঠাৎ যেন উঠবে বাঁশী পঞ্চমে মেতে।
এই ছবিটা কে ?
বলবে আমাকে ?
থুকু তুমি চুপটি করে কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

٩

মায়ের ঘরে তুপুর বেলা আধেক অন্ধকার, থানিক দূরে বাগানেতে পায়ের সাড়া কার ? হঠাৎ হাওয়া শিরশিরিয়ে সুরটি তুলে যায়, কাঠবেড়ালী উঠতে গাছে মুখটি তুলে চায়। এদিকেতে ঘরের মাঝে আঁধার-মাখা আলো, দেয়ালেতে কাদের ছায়া একটু যেন কালো। তাদেরসাড়া পেয়ে হঠাৎ টিকটিকিটা ঠিক, ঘড়ির কাঁটার মতন বলে টিকটিকিটা ঠিক, ঘড়ির কাঁটার মতন বলে টিকটিকটিতি টিক। তথন হঠাৎ হাওয়া এসে কাঁপবে জানালায়, নীলরেশমের পর্দ্ধাখানা আধেক উড়ে যায়, হঠাৎ যেন ছবির চোঝে ক্ষণেক জাগা হাসি, বাজে যেন মুখে ধরা তুলির আঁকা বাঁশী।

এই ছবিটা কে ?
বলবে আমাকে ?
থুকু তুমি চুপটি করে' কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মান্তুষ যেন কোনো।

মায়ের ঘরে বিকেল বেলা রাভটি চলে' আসে, যখন বেলাশেষের আলো বাইরে নাচে ঘাসে। দিনফুরানোর গানটি যখন রঙিন হয়ে যায়, বিকেল বেলা সিঁদ্রমাথা আলোর ঝরোণায়।



তথন আসে মায়ের ঘরে চাঁদ-লুকনো রাত,
ফিস্ফিসিয়ে ওঠে কারা বুকটি করে ছাং।
কারা যেন চুপি চুপি বলে "আসি আসি,
ছবি তুমি চুপটি কেন? বাজাও তোমার বাঁশী।"
তথন কোথায় হাওয়া এসে ছবির গায়ে লাগে,
চোথটি মেলে' ঘুম ভেঙে সে তথন যেন জাগে।
হঠাৎ ক্যাপা ছবির চোথে উছ্লে ওঠে হাসি,
বেজে ওঠে মুখে-ধরা তুলির আকা বাঁশী।

এই ছবিটা কে ? বলবে আমাকে ?

থুকু তুমি চুপটি করে' কানে কানে শোনো, এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো

মায়ের ঘরে রাতত্পুরে ঝিমিয়ে পড়ে আলো,
জানলা দিয়ে লুটোয় এসে দূর আকাশের আলো।
তখন কারা গুণগুণিয়ে বলে "আসি আসি,
আসি আসি আসি ছবি আমরা আসি আসি।"
কে আসেরে এমন করে আঁধার মাখা রাতে ?
ঘুমোয় যারা দিনের আলোয় আকাশ সীমানাতে
অন্ধকারে ঘুমটি ভেঙে তখন দলে দলে
জলে স্থলে হাওয়ায় তারা মিছিল বেঁধে চলে,
তাদের গানে রাতত্পুরেও দিনটি যেন জাগে,
বুকেতে তার কোন্ ক্যাপাদের স্থরের ছোঁয়া লাগে
তখন যেন ছবির চোখে চম্কে ওঠে হাসি
বেজে ওঠে মুখে-ধরা তুলির আঁকা বাঁশী।

এই ছবিটা কে ? বলবে আমাকে ?



থুকু তুমি চুপটি করে' কানে কানে শোনো, এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

P

শেষপ্রহরে ঘন্টা বাজে ঢং ঢঙা ঢং ঢং,
নীল আকাশে হিলিমিলি মেঘ-সায়রের রঙ।
তথন যেন মায়ের ঘরে কাদের খেলাঘর,
রাতের ছায়া ছোঁয়ায় আলো সেই সে খেলার পর।
অচিন দেশে আড়াল হয়ে লুকিয়ে যারা থাকে,
সেই খেলাটি হাতছানিতে সবায় যেন ডাকে।
সেই খেলাতি আকাশ থেকে লুকিয়ে আসে কারা।
সেই খেলাটি খেলতে আসে নেই-কখনো যারা।
নেই কো এখন ছিল কভু, তারাও আসে আসে
মৃত্যু নদীর ঢেউটি ঠেলে, স্বপন চোখে হাসে।
তথন ক্যাপা ছবির চোখে ফিনিক শ্বলে হাসি
বেজে ওঠে গোপন সুরে তুলির আকা বাঁশী।

এই ছবিটা কে <u>ং</u> বলবে আমাকে <u>ং</u>

থুকু তৃমি চুপটি করে কানে কানে শোনো, এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মামুষ যেন কোনো।

0

হটাৎ বাজে পূব আকাশে ভোরেরি রোস্নাই, রাতের তারা চমকে গিয়ে বলে যে 'যাই যাই।' তথন মায়ের খেলাঘরে বাজে ছুটির বাঁশী, খেলার পরে খেলা ফুরোয় ঝরা পাতার রাশি। আঁধার রাতের পথিক সবে ঘরের পানে চায়, হেসে বলে, 'ছবি যদি সঙ্গে যাবে আয়।' কেমন করে যাবে ছবি, বন্দী রঙেতে, বলে আমায় 'হায় বোলোনা সঙ্গেতে যেতে।



खावन, ১৩৪৫

কেমন করে আসবো আমি, রঙের খাঁচাতে
তার চেয়ে নয় ঘূমিয়ে পড়ি ভোরের বেলাতে।
সকাল বেলা ছবির চোখে মিলিয়ে আসে হাসি,
চুপটি করে থাকে তখন তুলির আকা বাঁশী।
এই ছবিটা কে ?
বলবে আমাকে ?
থুকু তুমি চুপটি করে' কানে কানে শোনো,
এই ছবিতে লুকিয়ে আছে মানুষ যেন কোনো।

Ь

আড়ালেতে লুকিয়ে থাকে এমনি করে তারা, দিনের আলোয় ছায়া হয়ে মিলিয়ে রয় যারা। চোথে যারা দেয়না ধরা, বাঁধবে মনে বাসা, অন্ধকারে স্বপন-পথে তাদের যাওয়া আসা। তারা আসে আঁধার রাতে তারার আলোতে, তাদের আলো জেগে ওঠে রাতের কালোতে। তাদের থেলা ঝুলন দোলা স্বপন লগনে, ঘুমিয়ে পড়ে' জাগা তাদের আজব ধরণে। দিনের আলোয় বোবা যারা, মুথের কথা ক'য়ে, খেলে তারা গোপন-খেলা পুতৃল ছবি লয়ে। তাদের হাতে আছে যেন সব জাগানোর বাঁশী, ফুটে ওঠে ছবির মুখে ভেন্ধি-করা হাসি। সেই ছবিটার সঙ্গে আছে এদের চেনাশোনা, খুকু আমার এ-সব কথা স্বপ্নে জেগে শোনা।



# নোবেল প্রাইজ

# অালফ্রেড বা**ণা**র্ড নোবেল

### শ্রীঅনিলকুমার দাসগুপ্ত

তোমরা অনেকেই জান যে বিশ্ববিখ্যাত নোবেল পুরস্কার (Nobel Prize) আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ ও অধ্যাপক রমণ পেয়েছেন এবং সেজন্ম তাঁদের প্রতিভা আজ বিশ্বের সম্পত্তি। এই পুরস্কার সম্বন্ধে কিছু জানলেও যে মহাত্মা এত বড় একটা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছিলেন তাঁর সম্বন্ধে বোধহয় কিছু জিলু জান। এই পুরস্কারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল।

আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের রাজধানী স্টক্হোল্ম্ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ইম্মানুয়েল ছিলেন একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও আবিস্কারক। পিতার প্রকৃতি তিনি পেয়েছিলেন তাই তিনি ও তাঁর ভাই বিক্ষোরক জিনিষ নিয়ে কাজ করতে খুব ভালবাসতেন—ক্রমে তিনি বিক্ষোরক "ডিনামাইট্" আবিস্কার করেন।

আলফ্রেড কোনদিন কোন বিভালয়ে যাননি, তাঁর শিক্ষা হয় ঘরে বসেই। তিনি পরে ব্যবহারিক রসায়ণ শাস্ত্রে (applied chemistry) বিশেষভাবে রত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উপ্শালা বিশ্ববিভালয় তাঁকে পি. এইচ. ডি উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নোবেলের পিতা ইম্ম্যান্তুয়েল তাঁর পরিবারবর্গ নিয়ে চ'লে গেলেন রুশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ সহরে। এই সময় তাঁর উন্নত ধরণের আবিস্কারে মুগ্ধ হ'য়ে রুশ্ সরকার পরীক্ষা চালাবার জন্ম তাঁকে রসায়ণাগার স্থাপনের উপযুক্ত পুরস্কার দিলেন।

ইন্মানুয়েল তাঁর ছেলেদের নিয়ে বিস্ফোরক দ্রব্যের উন্নতির ও নাইট্রো গ্রিসারিন্ নামে একটি পদার্থের নির্মাণ কৌশল আবিদ্ধারের জন্ম পরীক্ষা চালাতে লাগলেন; কিন্তু নাইট্রো-গ্রিসারিন আবিদ্ধারের সৌভাগ্য তাঁর হ'ল না—এর যা' কিছু বাহাছরি সবই পেয়ে গেল একজন ইতালীয় বৈজ্ঞানিক। এই নাইট্রো-গ্রিসারিন্ (যার নাম হ'ল রাষ্টিং অয়েল) সামান্ত মাত্র ধাক্কাভেই বিস্ফোরিত হয়। একবার একটা জাহাজ এই রাষ্টিং অয়েল নিয়ে যাবার সময় বিস্কোরণের জন্ম ধংসপ্রাপ্ত হয়। আর তার ফলে সমস্ত সভ্য জগতে একটা আলোড়ন



প্রাবণ, ১৩৪৫

উপস্থিত হয়। এমনি সময়ে আলফ্রেড নোবেল এই অস্থবিধার প্রতিকারে মনোনিবেশ করলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এই রাষ্ট্রিং অয়েলকে কোন কঠিন বস্তুতে পরিণত করতে পারলেই কাজ হ'বে। তাই তিনি নানা পরীক্ষার পর ১৮৬২ খুষ্টাব্দে ডিনামাইট্ আবিষ্কার করলেন; কিন্তু এই আবিষ্কারের সঙ্গে জড়িয়ে রইল একটা বিষাদের স্মৃতি। এই সময়েই ভীষণ বিক্ষোরণের ফলে তিনি তাঁর প্রিয় ভাই অস্কারকে ইহ জীবনের মত হারালেন।

এ'দিকে নোবেল কিন্তু ডিনামাইট্ আবিন্ধার করেও সন্তুষ্ট হ'তে পারলেন না। তিনি এমন একটা জিনিবের সন্ধান করতে লাগলেন যার সঙ্গে নাইট্রা-গ্রিসারিন মিশিয়ে দিলে মাড়ের (paste) মত একটা জিনিব হয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের দেখা যায় অনেক সময় তাঁরা ভাগাক্রমে কোন কোন জিনিবের আবিন্ধার করেন। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নির্দ্ধাণ, আরকিমিডিসের হিয়ারো রাজার বর্গ-মুকুটের খাদের পরিমাণ নির্ণয়, রঞ্জনের রঞ্জনরিশ্বা (X-ray) ও জগদীশচন্দ্রের জড়ের প্রাণ আবিন্ধারের মূলে আছে বিশেষ বিশেষ ঘটনা। নোবেলের বেলাও ঠিক তেমনি ঘটনাই ঘটলো। একদিন নিয়মিত পরীক্ষা চালাবার সময় হঠাৎ তাঁর হাত কেটে গেলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেখানে কয়েক ফোঁটা কলোডিয়ন লাগিয়ে দেন। তথনি তাঁর মনে হ'ল নাইট্রো-গ্রিসারিণের সঙ্গে কিছু কলোডিয়ন মিশিয়ে দেখাই যাক না কি হয়। এই কথা ভাবার সঙ্গে কাজে পরিণত ক'রে তিনি আশাতীত ফল লাভ করলেন। এই জিনিষকেই তিনি রূপান্তরিত করে এক রকম জিনিষ তৈরী করলেন ত'ার নাম হ'ল ব্রাষ্টিং জিলেটিন্। তাকে আবার রূপান্তরিত ক'রে তৈরী করলেন—'বেলিমাইট্'— এক রকম নির্ধু ম গুঁড়ো (smokeless powder)।

১৮৬৫ খুষ্টাব্দে 'নোবেল এণ্ড কোং' নামে একটি কোম্পানি খোলা হয়। তারপরে নানা স্থানে আরও কতগুলো কোম্পানি খুলে নোবেল অপর্য্যাপ্ত নাইট্রো-খ্লিসারিন তৈরী করতে লাগলেন। ক্রমে তিনি বাঁকুর (রুশ দেশে) তৈল খনির উন্নতি বিধানের জন্ম বড় ভাইদের সঙ্গে মিলে একটি কোম্পানি স্থাপন করলেন। এমনি ক'রে আলফ্রেড নোবেল প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেছিলেন; কিন্তু তার অধিকাংশই তিনি জনকল্যাণে ব্যয় করেন।

অস্কারের মৃত্যুর অনতি বিলম্বেই নোবেলের পিতা ইম্মান্কুয়েলের মৃত্যু হয়,—অবশ্র আলফ্রেডের মা অনেক বয়স পর্যান্ত বেঁচেছিলেন। আলফ্রেড কিন্তু পরীক্ষা-কাজের ফাঁকে-ফাঁকে যখনই সময় পেতেন তখনই মায়ের সেবায় রত থেকে মাতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছেন।



व्यवित, ५७८६

আলফ্রেড অনেক কারখানার মালিক ছিলেন বটে কিন্তু সাধারণ মালিকদের মত তিনি তাঁর মজুরদের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। তা'দের সুখ-স্বাচ্ছন্দোর দিকে তাঁর প্রথব দৃষ্টি ছিল।

আঞ্চীবন স্মবিবাহিত আলফ্রেড বার্ণার্ড নোবেল নানা জ্বন-হিতকর কার্যো রত থেকে ৬৩ বংসর বয়সে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর স্থান্ রেমো নামক স্থানে মৃত্যু মৃথে পতিত হন।

মৃত্যুর সময় তিনি যে উইল্ করে যান, সেই উইলের ফলেই হ'ল নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন। তাতে লেখা ছিল—আমি যে ৯০,০০,০০০ লক্ষ ডলার (১) রেখে গেলুম, তার স্কুদ খেকে প্রত্যেক বছর পাঁচটা ক'রে পুরস্কার দেওয়া হবে। রসায়ণ, পদার্থ ও ডাক্তারী বিজ্ঞা, সাহিত্য ও শাস্তির জন্ম যে' লোকের দান সর্বেশচ্চ বিবেচিত হবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় ৪০,০০০ হাজার ডলার পুরস্কার পাবেন।

় এই নোবেল পুরস্কার দেওয়া আরম্ভ হয় ১৯০১ খৃষ্টাক্দ থেকে। সর্বপ্রথম যে পাঁচজন পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁদের নামগুলি তোমাদের জানিয়েই আজকের প্রবন্ধ শেষ করব। সাহিত্যের জন্ম প্রস্কার পান সালি প্রদাম (ফরাসী) রাসায়ণের জন্ম জিকোবাস্ হেন্রিকাস্, পদার্থ বিভার জন্ম উইল্হেল্ম্ কোনরাড্ রঞ্জন (জার্মাণী), চিকিৎসার জন্ম এমিল ফন্ বোরিং (জার্মাণী), এবং শান্তির জন্ম পুরস্কার পান হেন্রি ডুনান্ট (জেনিভা) ও ফ্রেড্ারিক্ পাসি (ফরাসী)।

(১) এক রকম মুদ্রা, ইহার দাম প্রায় ৩৮, আনা



#### সময় নাহ

### শ্রীস্কবিনয় রায়চৌধুরী

কথায় বলে, "সময়ই টাকা" (Time is money). সময় বাঁচাতে পার্লেই টাকা বাঁচান যায়। সে কেমন কথা দুসময় না হয় বাঁচালাম, সঙ্গে সঙ্গে টাকাও বাঁচবে কেমন করে দু অর্থাৎ, কম সময়ে কাজ করতে পার্লে কাজের মজুরী কম পড়বে; অথবা, সময় যা' বাঁচবে তার সাহায্যে আরও টাকা রোজগার করা যাবে। কাজেই, যা'র টাকার দরকার, ভাকে যথাসম্ভব কম সময়ে সব কাজ শেষ করতে হবে;—মোট কথাটা এই।

এ যুগের যত সভ্য মানুষ, সকলেরই দেখি টাকার দরকার; কাজেই সব কাজে সময় বাঁচানও দরকার। ফলে, কলিযুগের সব কাজেই তাড়াহুড়ো, সব কাজেই সময় বাঁচাবার নেশা হয়ে পড়েছে। কি রকম, একবার ভেবে দেখি!

নেকালে মাহ্য হেঁটে ১০০ মাইল যেতে। গড়ে ৩০ ঘণ্টায় গরুর গাড়ী চ'ড়ে " " " , ৫ ঘাড়ার গাড়ী চ'ড়ে " " " , ৫ বলগাড়ী চ'ড়ে " " , শ , ৫ আধুনিক মেল টেন চ'ড়ে " " , শ , ৫ ফভগামী মোটরে চ'ড়ে " " , " , « ২ এরেবপ্রেন চ'ড়ে " " , " , » , ১

৩৩ ঘন্টা থেকে ১ ঘন্টায় নেমেছে; আধুনিক ক্রতগামী এরোপ্লেনে ১০০ মাইল ২০।২৫ মিনিটেও যাওয়া সম্ভব। তা' ছাড়া এরোপ্লেন রাস্তার ধার ধারে না; গস্কব্যের দিকে সোজা নাক বরাবর উড়ে গেলেই হ'লো। ভবিষ্যুতে নাকি ঘন্টায় ৪।৫ শত মাইল বেগেও উড়ে যাওয়া সম্ভবপর হবে! তথন ১২।১৩ মিনিটে ১০০ মাইল যাওয়া চলুবে।

স্থলপথে নানারকমের বাধা ; তাই অত বেগে চলা যায় না। কিন্তু, রাস্তার উন্নতি ক'রে, মোটরের উন্নতি ক'রে, টায়ার ফাটার আশঙ্কা কমিয়ে, ভাল ত্রেকের (Brakes) ব্যবস্থা ক'রে,



শ্ৰাবণ, ১৩৪৫

মোটবের বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়ে ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও বেশী যাওয়া যায়। রেলেরও বেগ বাড়িয়ে, বাতাসের বাধা কাটাবার ব্যবস্থা ক'রে ঘণ্টায় ১০০ মাইলের বেশী যাওয়া সম্ভবপর হয়েছে।



আধুনিক অতি দুতগামা এঞ্জিন ও ট্রেন বাতাসের বাধা কাটিয়ে ঘণ্টায় প্রায় ১২৫ মাইল বেগে চলতে পারে

জলপথে, জাহাজেরও বেগ অনেক বাডান হয়েছে। বাতাসের এবং জলের বাধা কমিয়ে, এঞ্জিনের শক্তি বাডিয়ে, এখন বছ জাহাজও ঘণ্টায় (वर्ष) हरलरह। এই विषय निरय এখনও নানা পরীকা চলেছে। ভবিষ্যতের জাহাজের চেহারা বদ-লিয়ে অনেকটা চম্চমের আকারের হবে বলে মনে করা যাচেছ। ছোট ছোট জাহাজ জলের উপর দিয়ে চলবার সময় শুধু জল ঘেঁষে যাবে— তার অধিকাংশ অংশু থাকবে। তা'র বেগ ঘণ্টায় ১০০ মাইল পর্যাম হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কাজেই, সাগরপাড়ি অল্প সময়েই দেওয়া যাবে।

স্থলপথে চলার উন্নতির সঙ্গে রাস্তাঘাটেরও উন্নতি হচ্ছে। মোটরের গাড়ির বেগ থুব বেশী হওয়া চাই; কাজেই, তার জন্ম আলাদা রাস্তাও চাই। মোটর-লরি বা মালবাহী মোটরে আজকাল বহু জিনিব সরবরাহ করা হয়; তার জন্মও বেশ ভাল রাস্তা চাই। এই সব কারণে, রাস্তা তৈয়ারীরও বেজায় ধুম পড়েছে। এ ব্যাপারেও তর সয় না। বিরাট মাটিখোঁড়া কল, রাস্তা সমান-করা কল, ত্রমুবের কল, এ সব লাগিয়ে শত শত মুটে মজুরের কাজ ত্'একটি কলেই কর্ছে, এবং চোখের সামে "ভাখ-ভাখ্" কর্তে কর্তে স্থলর রাস্তা তৈয়ারী হয়ে যাচেছে।





ভা'তেও কুলায় না। জঙ্গলের মধ্যে, রাস্তাহীন তুর্গম জায়গায় যাওয়া অনেক সময় দরকার হয়। যুদ্ধের সময়ও দরকার হয়। সেখানে মোটরে যাওয়াও চাই। কাজেই, অনেক বৃদ্ধি খাটিয়ে "Catter pillar Tractor" (শুঁয়োপোকা মাল-মোটর) বানান হয়েছে। তার অনেকগুলি চাকা, এবং রবরের একটি "বেল্ট"এর মত জিনিষ দিয়ে সেগুলি ঢাকা।

ঢালু, উচু নীচু, উবড়ো-খাবড়া জায়গ।
দিয়ে এই মোটর বেশ অনায়াসে যেতে
পারে,—রাস্তার ধার সে ধারে না। এর
সাহায্যে তুর্গম জায়গা থেকে মাল ব'য়ে
নিয়ে আসা, জঙ্গলের রাস্তাহীন জায়গায়
যাওয়া প্রভৃতি বেশ সহজ হয়;—অনেক
সময় বাঁচে ভার ফলে।

মালবাহী বড় বড় মোটরের আজকাল এক নৃতন ব্যবহার আরম্ভ হয়েছে। এর উপর ঘর বানিয়ে, দিব্যি দোকান সাজিয়ে প্রামে প্রামে প্রামে চলম্ভ দোকান নিয়ে গিয়ে প্রামবাসীর অনেক স্থবিধা করে দিচ্ছে,—বিস্তর সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে। টাকা কিন্তু দোকানদার হাতে হাতে পেয়ে যাচছে। হয়ভো প্রামবাসীও সময় বাঁচিয়ে কিছু বেশী টাকা রোজ-গারের স্থবিধা করতে পারছে।



" প্র'লোপোক।" মাল-মোটর—ইহার রাস্তা না থাক্লেও পরোমা নাট

যেখানে যাও, সময় বাঁচাবার ব্যবস্থা। দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাক্তে হবে না;—
আজকালের ব্যবস্থায় চলস্ত থাকের উপর জিনিব সাজিয়ে সমস্ত দোকানটি তোমার চোথের
সামে ঘূরিয়ে আনা হবে। যেখানে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে যাও আর ইচ্ছামত জিনিব বেছে নাও।
হোটেলে গিয়ে, কলে পয়সা ফেলে দাও, অম্নি দেখবে একটা বড় ফুটোর ভিতর থেকে গ্রম
'খানা' বেরিয়ে এল। 'খানা' খেয়ে, প্লেট ইত্যাদি ফেলে দিলেই হ'লো (কারণ, প্লেট কাগজের,
চামচ কার্ডবোর্ডের, জলের গ্লামও মোটা কাগজের)। কলে পয়সা ফেলে এখন অনেক জিনিবই
কেনা যায়;—কল, ভরকারী, চকোলেট, মিঠাই, ডাকটিকিট, সিগারেট, পত্রিকা, বই: আরো



সময় নাই শ্রীস্থবিনয় রায়চৌধুরী

শ্ৰাবণ, ১৩০€

কত কি। সবই কিন্তু সময় বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। কলে ওজন হয়ে, ওজনের ছাপা টিকিট পাওয়া যায়, তা' তো জানই; কল থেকে আবার রেজ কিও ভাঙ্গান যায়। কত সুবিধা বল তো ?—— আসল কথা কত সময় বাঁচান যায় বল তো।



থেলনা মেরামতের চলস্ত দোকান হয়েছে। টেলিকোন করলেই এসে থেলনা মেরামত করে দিয়ে যাবে

যদি কেউ সে হা এনে ফেলে।
হঠাৎ তাঁর মনে হ'লো আমেরিকা
থেকে ইংলওে টেলিফোনের ব্যবস্থা
হয়েছে। অম্নি তিনি টেলিফোনের
আপিসে গিয়ে আমেরিকার সেই
কোম্পানীকে টেলিফোন করে
বল্লেন, "আপনাদের যে নৃতন হর্ণ
বেরিয়েছে, তার আওয়াজ একবার
শুন্তে চাই।" কোম্পানীও
সেখানে টেলিফোনের কাছে একটি

ব্যবসায়ে সময় বাঁচানটাই সব চেয়ে বেশী দরকার। সেই ক্ষেত্রে রেষারেষিও সব চেয়ে বেশী। সেদিন ইংলণ্ডের একজন ব্যবসাদার মোটর-হর্ণ কিন্তে গিয়ে, কাগজে পড়্লেন আমেরিকার একটা কোম্পানী নাকি চমংকার এক রক্মের হর্ণ এই সন্ত বের ক'রেছেন। তার আওয়াজ তাঁর জানা ছিল না; অথচ, আওয়াজ



হর্ণ এনে "ভপ্" ক'রে বাজিয়ে বাড়ীও মোটরে চ'ড়ে চলে আজকাল। এটিতে লোবার ঘর, রানের ঘর, রান্নাঘর.
দিলেন। সাহেব হর্ণের শব্দ শুনে

তখনই এক হাজার হর্ণের অর্ডার দিয়ে দিলেন। প্রায় ৪।৫ সপ্তাহ সময় বেঁচে গেল।

কারখানায় গেলে দেখবে, চারিদিকেই সময় বাঁচাবার ন্যবস্থা। সব কাজেই কলের সাহায্যে চট্ পট্ হ'য়ে যাচ্ছে; প্রকাণ্ড ঘরে সারি সারি কল, হয়তো ৫।৭টি লোকের সাহায্যে চল্ছে। জিনিষপত্র গুছান, বয়ে নিয়ে যাওয়া, এ সবও কলেই হচ্ছে; মোড়ক মোড়াই, লেবেল লাগান, বোনা, মাপা, মিশান—এ সবও কলের সাহায্যে হচ্ছে। যাকে বলে "Untouched





by hand"—"হস্তের দ্বারা স্পর্শিত নহে"। সময় যে কত বাঁচ্ছে তার কোনও হিসাবই নাই:—অবশ্রি, কারখানার মালিক জানেন।

সময় বাঁচানর কথা লিখতে বস্লে প্রকাণ্ড বই হয়ে যাবে,—তবুও সে কথা শেষ হবে না। যেদিকে তাকাই সময় বাঁচাবার ব্যবস্থা। খেতে বসেও নিস্তার নেই;—সময় বাঁচাবার চেষ্টা সেখানেও। কিন্তু, তার ফল কি ভাল হচ্ছে ? স্বাস্থ্যের পক্ষে তাড়াতাড়ি খাওয়া অত্যন্ত



এই কলের সাহায্যে বে-কোনও ওঁড়ো জিনিব ওজন হরে, ঠোলার ভর্ত্তি হরে, প্যাক্ হরে কল থেকে বেরিয়ে

আদবে ;—একেবারে "হন্তের হার। শর্লিত নহে ব্যাপারেও "সময় বাঁচাও" রব। বড় বড় কামান বানিয়ে প্রকাশু গোলা মেরে দাও সব মুহুর্ক্তেরে উড়িয়ে! দ্রুত্তগামী এরোপ্লেন থেকে ভীষণ বোমা ছেড়ে দাও সহর, গ্রাম সব উড়িয়ে! বিষাক্ত গ্যাস্ ছেড়ে দাও গ্রামকে-গ্রাম, সহরকে-সহর উজ্জাড় ক'রে! একেবারে নিঃশেষে বিনাশ কর;—ছেলেপিলে, মেয়েরা কেউ

অনিষ্টকর ;— এবং তার ফলও আমরা চোথের উপর দেখতে পাছিছ ;— অম, অজীর্ণ, আরো কত রোগ। তাড়াতাড়ি চলার ফলে কত যে হুর্ঘটনা ঘট্ছে তার খবর নিতে গেলে চম্কিয়ে উঠ্তে হয়। এক মোটরের হুর্ঘটনায় প্রতিদিন যে কত লোক মারা যাছে আর জখম হচ্ছে তার কথা ভাবলেও ভয় হয়। কারখানায় ফ্রেতেরেগে কল চলার ফলেও কত হুর্ঘটনা ঘট্ছে!

সবচেয়ে ছঃথের বিষয়, অন্ধ লোভী মানুষ স্বার্থের বশ হয়ে পরস্পারে ঝগড়া করে যে ভীষণ ব্যাপার "যুদ্ধ" নামে সৃষ্টি করেছে, সেই যুদ্ধের



কর ;—ছেলেপিলে, মেয়েরা কেউ সালান সব জিনিবই ধীরে ধীরে সকলের সালে দিয়ে যাবে যান বাদ না যায় !—এই হ'লো এ যুগের "মাস্থ্য"এর কাণ্ড! এনাকি "সভ্যতা"র যুগের ব্যাপার!

যেদিন মান্ত্র সরলভাবে বল্বে, "আগে মান্ত্র বাঁচাও, মন্ত্র্যুছ বাঁচাও—তারপর সময় বাঁচাও," সেদিন পৃথিবীর বাস্তবিক স্থাদিন আস্বে।

# চোক্ত হিসেব

### শ্রীঅমিয়ভূষণ গুপ্ত

হাত-পা গুলো সরু সরু, মাথাটি বেশ বড়,---

বন্ধুবাবু হিসেবে খুব দড় !
কাউকে কিছু দিতে হ'লে বন্ধুবাবু পড়েন গোলে,
নেবার বেলায় কিন্তু হিসেব হয়না নড়চড় !

বঙ্কুবাবু হিসেবে থ্ব দড়!

সেদিন, শনিবারে তাঁহার বাজার সেরে যেতে,

ইচ্ছে হ'ল কমলালেবু খেতে ! ধীরে ধীরে অবশেষে হাজির তিনি হলেন এসে, কমলালেবু বিকোয় যেথা, ফলের দোকানেতে। ইচ্ছে হঠাৎ কমলালেবু খেতে !

শুধান্ তিনি, "মিঞাসাহেব, সস্তা লেবু আছে ?"

চিস্তা, বেশী খরচ না-হয় পাছে !

দাড়ির মাঝে হস্ত দিয়ে সব ক'পাটি দাঁত দেখিয়ে,
ব'ল্লে মিঞা, "বিস্সি কি দাম লিবো আপ্না কাছে।"

খরচা যেন না হয় বেশী পাছে ।

যা' হোক্, বিশেষ তৃষ্ট হ'য়ে, নিজের মনোমত,
বঙ্কুবাবু বাছেন গোটাকত!
মিঞা পরম আপ্যায়নে বলে, "বাবু, আজ কে জোনে,
সোস্তা কোরে দিছি বোহুৎ, লিন্না খোসী যোতো!"
বঙ্কুবাবু নিলেন গোটাকত।

ছোট ছোট লেবুগুলো, রং ধরেনি তা'তে,
চারটে তা'রি তুলে নিয়ে হাতে,
বলেন, "মিঞা এইতো হ'ল, চারটে লেবুর দাম কি বলো!"
মিঞা বলে, তিন পোয়সা—হামার। এক বাং এ!"
বঙ্কুবাবু চারটে ভোলেন হাতে।





মিঞার কথা শুনে তিনি, তিনটে ফেরং রেখে, একটি শুধু নিলেন ভালো দেখে। भिका तरल, "कि वादुमा'व अकरो शालि लिए। कि लाउ। কোম্ভি দোরে যাস্তি কোরে লিন না কেনো চেখে!" বস্কুবাবু একটি নিলেন দেখে।

"একটা নিলেই হ'য়ে যাবে," ছ'তিনবার কেশে, **बक्रुवावू व'रम फिरमन स्मरम**, "(वनी निरम् कि बात ह'रव निर्लंह ह'रव लागरव यरव !" "বোহুৎ আচ্ছা বাবুসাহাব্," ব'ললে মিঞা হেসে। বস্কুবাবু আবার ওঠেন কেশে।

বগল চাপা ছাতাটিকে খলে মাথায় ধ'রে. সেই লেবুটি দিবিব হাতে ক'রে, মিঞার দিকে বারেক চেয়ে, নাকবরাবর রাস্তা বেয়ে. বঙ্কুবাবু গুটিগুটি পড়েন সোজা স'রে---লেবটিকে হস্তগত ক'রে।

প্রথমতঃ মিঞাসাহেব ভ্যাবাচ্যাকা থেয়ে, খানিক সময় হাঁ ক'রে রয় চেয়ে। তা'রপরেতেই চেঁচায় জোরে, "আরে লিম্ব-পোয়সা!" করে বন্ধবাবু দাঁড়ান রুথে, শুনতে সে'সব পেয়ে! অবাক মিঞা হাঁ ক'রে রয় চেয়ে!

ভীষণ চ'টে বঙ্কুবাবু জবাব দিলেন কী সে! হিসেব শুনে মিঞা হারায় দিশে ! ছ'পয়সাতে তিনটে চলে, "তিন পয়সায় চারটে হ'লে ছ'টো তবে একপয়সা, একটার দাম কিসে ?" "আল্লা" ব'লে মিঞা হারায় দিশে !!



## আজব দেশ

### শ্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ

রবিবার। রংগশালের লেখনী বন্ধুদের স্থুলের ছুটী; ভারী মদ্ধা। একে ছুটী—তায় আবার বিকেলের দিক্টায় কাল মেবে আকাশ ছাওয়া; টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টিও স্থান্ধ হয়েছে। লেখনী বন্ধুরা কেউ আদ্ধ তাই মাঠে বেড়াতে যায়নি। সকলে যুক্তি করে দিদিভাইকে বিরে গোল হয়ে বসে আব্দার জানিয়ে বল্লো:

"দিদিভাই আজ একটা গল্প বলতে হবে,—খুব ভাল গল্প।"

লেখনী বন্ধুরা তাদের দিদিভাইকে সত্যিই বড় ভালবাসে; দিদিভাই ও ভালবাসেন তাঁর লেখনী বন্ধুদের। তাই তাদের আব্দার ফেল্তে না পেরে ঘাড় নেড়ে 'আচ্ছা' বলে দিদিভাই হেসে জিজ্জেদ কলেন:

"ভূতের গল্প ?"

› "না, না দিদিভাই ভূতের গল্প বল্বেন না, আমার বড্ড ভয় করে।" লেখনী বন্ধুদের মধ্যে একজন ভয়েতে দিদিভায়ের কাছে সরে এসে বল্লো।

ঠিক হলো দিদিভাই আজব দেশের গল্প বল্বেন। সকলে আসর জম্কে ঠিক হয়ে বস্লো; চুপচুপ্ এইবার গল্প ক্ষম হবে। সকলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠ্লো, সকলে হাসি হাসি মুখ নিয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলো গল্পবলা দিদিভায়ের মৃংখর দিকে।

### গল্প আরম্ভ হলো:

"সাতসমূদ র তের নদীর পারে—দূরে—-অনেক দূরে আন্ধব রাজার আন্ধব দেশ,—মন্ত বড় আন্ধব দেশ।..."

मकरल "इ" वर्ष्ण माघ भिरता । जातनंत्र....





"সাগরের মত তারও সীমারেখা খুঁজে পাওয়া যায়না। এই আজব দেশ ভারী স্থানর, — দেমন স্থানর চাঁদের হাসি, গোধুলির আবীর মাখা আকাশ,— যেমন স্থানর শরতের শিশির ভেজা শিউলী, রামদক্ষের রঙ,— আর ধেমন স্থানর সাগর বুকে চেউয়ের দোলা, হাওয়ার কোলে স্থাবের কাপন। সেথানে আছে সোনার পাহাড়... সোনার পাহাড়ের গায় রূপোলী তুষার; কীরের সমুদ্র ক্ষীরের সমুদ্র ভোট বড় মাঝারি করুর রঙ্বেরঙের মাছ…."

লেখনী বন্ধদের মধ্যে একজন দিদিভাষের থৃতিনিতে হাত দিয়ে হাঁব দৃষ্টি আকর্ষণ করে আগ্রহ-ভরে বল্লো:

"আমাদের বাড়ীতে মার ঘরে যে দেরাজ আছেন।—তার উপরে কাঁচের যে মস্ত বড় জার আছেন।...
তাতে অনেক মাছ আছে, মাছ সব সময় পেলা করে বেড়ায়।"

দিদিভাই তার কথায় সায় দিয়ে গল্প জুড়ে দিলেন—

"ঐ মাতেরাও থেলা করে ... ছুটোছুটা থেলা। তারপর; সেই আজব দেশে আতে সোনার পাছে সোনার পাছে সোনার পাতা ... সোনার ফল : হীরের ফুল পাছে হীরের কুড়ি ... হীরের ফুল ... হীরের ফুলে মণির আলো; চুম্কির প্রজাপতি উড়ে বেড়ায় তারই ডালে ডালে ... পাতায় পাতায় : সেথানে আছে পারিস্থাতের অমব ... ফিরোছারঙের পাখী, ... পাখীর ডানায় ডানায় রাজা রবির রাজা আলো; তাছাড়া সেথানে নাকি আছে প্রবালের মাটী, ... সেই মাটীর বুকে সবুজ ঘাসের হাসি ... ...

আহলাদে আটথানা হয়ে লেখনী বন্ধুরা হাততালি দিয়ে উঠলো; বেন্থ জিজ্ঞাস্থ নেত্রে দিদিভাগের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কল্লো:

"हैं। पिषिड़ोहें, मिछा १"

"হাঁ। সভিয়।" দিদিভাই উত্তর দিলেন।

গল্প ছেড়ে দিনিভাইকে অত্য কথা বল্তে দেখে রেণী লিলি একটু চঞ্চল হয়ে পড়েছে; তারা মৃথ কাঁচ্-মাচ্ করে বল্পো:

"আর কি আছে বলুন না, দিদিভাই।"

**मिमिडारे वन्द्र आत्रस्ट करहान** :

"মুক্তো ছড়ান বড় বড় রাস্তা ...রাস্তার ছ'ধারে সারি সারি সাজানো চুনি পান্ধার অটালিকা; ইন্দ্রনীল মণির একুশচুড়া আজব রাজার প্রাসাদ, ... সেই প্রাসাদের দেওয়ালে ক্ষরৎ বসান, ... শন্ধানালায় সাজানো তার দরজা ... জান্লা। হাতীশালে আছে হাজার হাজার হাতী, ... ঘোড়াশালে পক্ষীরাজ ঘোড়া, ... আরো কত কি ।.....

আছব দেশের ছেলেরা সমূত্রফেনার মত ধব্ধবে শাদ। ; মেয়ের। গোলাপের পাপ্ডির মত লাল ; স চলেই ভারী হাসকুটে , তারা তোমাদের মত ভারী লক্ষী ; সকলেই তোমাদের মত সকলের পেলার সাধী।



শ্ৰাবণ, ১৩৪৫

আর কি জানো? তাদের সকলের তুলতুলে নরম ঠোটে লেগে আছে অবরে পড়ছে পদ্মধ্র মিষ্টি হাসি,... চোথের তারায় তারায় তৃষ্টু ছেলের মত হেসে গড়িয়ে পড়ছে লাটাপুটী থাছে রূপোলা চাঁদের চক্চকে... ঝক্ষকে স্থিয় কিরণ; তা'ছাড়া তারা হাসলে মুক্তো ঝরে...কাঁদলে ঝর্ঝর করে মাণিক পড়ে।..."

মীনা জিজ্ঞাসা কলো:

"আমাদের মত তাদের গল্প বলা দিদিভাই আছে ?"

"হা। আছে।"

"ঠিক আমাদের মত ?"

"इँ।।"

"ইস্···সে দিদিভাই হয়তো ভারী রাগী।" মীনা বিজ্ঞের মত মুথের ভাব করে বলো। দিদিভাই মৃতু হেদে বল্লেন:

"না মীনা...তাদের দিদিভাইও তাদের খুব ভালবাদেন...কারণ তারা খুব লক্ষ্মী কিনা।" তারপর...

"সেথানকার ছেলেরা মাথায় পরে ময়ুরের পালক…গলায় মুণাল মালা; আর মেয়েরা ? মেয়েরা ভারী সেমিনীন কিনা…তাই তারা মাথায় পরে পোকরাজের সীথি,—সিথীর উপর মৌরী ফুলের মুকুট,...কানে হীরের ঝুম্কো…গলায় গজমতি হার…মতির হারে চুণির লকেট; আঙুরের থোকার মত সোণার চুলে সাজিয়ে রাথে তারার ফুল,...কপালে পরে চাঁদের টিপ্…গায়ে জরির রাউজ...জরির ক্রক,...জাফ্রাণ রঙের কাপড়,...তাতে আছে রপোলী জরির কল্কা,...পায়ে লাল জুতো,..লাল জুতোয় জরির আঁচড়।...

এমন স্থন্দর আজব দেশের গল্প শুনেছে পরীর দেশের পরীর। তাদের পরী ঠাকুরমার কাছে, আর শুনেছে রাজকন্যের সম্বন্ধে কত না কথা. শুনেছে রাজকন্যের নাম রূপকুমারী; তার নাকি আছে বাঁশীর মত টিকোলো নাক, ... ভাগর ভাগর কালো হরিণ চোথ, ... চোথের কোলে মেঘের কাজল, ... কপাল জোড়া টানাটানা ভুক্ক, ... ভূধে আলতা গায়ের রঙ, ... পায়ের নোথে চাঁদের আলো। এইসব শুনে পরীদের হলো ভারী মন খারাপ; একদিন হলো কি লাল... নীল ... হল্দে... গোলাপী ... বেগুনে পরীরা সভা করে বসলো তাদের ফুল বাড়ীতে; ঠিক্ হলো তারা দল বেঁধে দেখতে যাবে আজব দেশ ... দেখবে আজব দেশের রাজকন্যেক ... ভাব কর্বের এ রাজকন্যের সঙ্গে।...

ফুট্ফুটে জ্যোছনা রাত্তির; লাল···নীল...হল্দে···গোলাপী...বেগুনে পরীরদল নানারঙের পাথা মেলে উড়ে চল্লো আজব দেশ দেখতে...দেখতে আজব দেশের রাজকন্যেকে; প্রথমে উড়তে হুরু কল্লো বড় পরীর দল···তারপর মাঝারি···তারপর...তারপর সব চেয়ে শেষে উড়তে হুরু কল্লো ছোট পরীর দল ।···"

পরীদের উভতে শুনে লেখনী বন্ধুরা বিশায়ে...কৌতুকে হাতে তালি দিয়ে উঠ্লো এবং তাদের কলকণ্ঠ-শ্বর বৈঠক জাঁকিয়ে তুলো। চুপ্...চুপ্,...সকলে চুপ কলো; রেনী জিজ্ঞাসা কলো:

"পরীরা এখনও উড়ছে...এখনও...এখনও ?"

"हैं। এथन ७ উफ्टह···" मिमिकारे दिशीत कथात खेखत मिर य वरमन···



আজবদেশ অনেক দূর কিনা···তাই ঘন্টার পর ঘন্টা; পরীরা উড়ছে পাথায় পাথায় শন্··শন্ শব্দ করে...বাতাসের জোয়ার ঠেলে...ছায়া পথের সীমা ছাড়িয়ে...ধবল কালো মেঘের পাহাড় ভেদ করে...উড়ে আসছে স্থী চাঁদের মূথে চুমোর ছোঁয়া দিয়ে...হঠাৎ তাদের নজরে পড়লো...তাদের থেকে একশো হাত নীচে ঝলমলে একটা আলোর দেশ. পরীরা জানে না যে ঐ আলোর দেশই গল্প শোনা আজব দেশ; শুধু তারা অন্থমান করে নিলো; হল্দে পরীরা গোলাপী পরীরদলকে জিজ্ঞাসা করো:

"ঐ কি আছৰ দেশ গ"

"মনে হচ্ছে তাই,···দেথাই যাক্না।" গোলাপী পরীরা বঙ্গো। দেখতে দেখতে নিমেষের মধ্যে তারা পৌছে গেল আঞ্জব দেশে।

রূপক্মারীর শয়নকক্ষের সংলগ্ন ফুলের বাগান; পরীরা এসে নেমেছে ঐ বাগানে সরূপক্মারীর শয়নকক্ষের খোলা জান্লায় দেখলো কে একজন পরমা স্থন্দরী মেয়ে অখোরে ঘুমুচ্ছে সোনার পালকে রূপোলী জরির বালিশ মাথায় দিয়ে; শিয়রে: পাশতলায় ঘর আলো করে জ্বছে রংমশাল। ... ঘুমস্ত মেয়েকে দেখে তাদের



রাজকত্যে রূপকুমারী বলেই মনে হ'তে লাগ্লো; কিন্তু কেউ নিশ্চয় করে মনে কর্তে পাচ্ছে না: যদি না হয় । · · ·

কে একজন পরমা হন্দরী মেরে অনোরে যুম্চেছ সোনার পালকে...

ঘুন ভেঙে গেলো; রাজকল্যে ধড়ফড়িয়ে উঠে দেখে কারা যেন তার ঘরের জান্লায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে; ঈষং ভয় হলেও রাজকল্যে জিজ্ঞাদা কলো:

"(季?"

পরীরা কেন...কি জানি, রাজকন্যের প্রশ্নের উত্তর দিলোন!; তারা যে যার মূখ চাওয়া চাই কর্তে লাগলো: তাদের নিক্তর দেখে রাজকন্যে ভূক কুঁচ্কে আবার জিজ্ঞাসা করো:

"তোম্রা কারা, কি চাই…?"

বেগুনে পরী হেসে হেসে জবাব দিলো:

আজব দেশ শ্রীকমলাপ্রসাদ ঘোষ

লাবণ ১৪৫

"আমরা পরীর দল· নাম-না-ভানা· ভটীন-দেশে বাড়ী।" এই কথা বলে তারা রাজকন্যেকে জিজাসা কলে।:

তুমি কে ভাই · · কি নাম তোমার ?"

"রপকুমারী অভাব দেশের আছব রাজার মেয়ে।" রাজকন্যে পালস্ক ছেড়ে শিয়রের রংমশালদীপ হাতে করে পরীদের দেখবার জন্যে এগিয়ে গেল খোলা জান্লার কাছে; পরীদের মুখের সাম্নে রংমশালদীপ তুলে গরে হাসিমাখা মুখে সকলকে বেশ করে দেখে নিলো, শেষে নরম কঠে জিজ্ঞাসা কলো:

"তোমরা এই নিঃঝুম রাতে...নিজদেশ ছেড়ে...আজব দেশে কেন এসেছো ভাই ?"

লাল পরীদের মধ্যে যে সব চেয়ে ছোটু...সহচেয়ে হাসকুটে সে আহ্লাদে আটখানা হয়ে আদ্ আদ্ কর্পে উত্তর দিলো:

"এতে চি আছব দেশ দেকে...এতে চি রাজকন্যের সংগে যে থেলতে।"

রূপকুমারীর ভারী আনন্দ হলো; সে হেসে বলো:

"বেশ ভো—"

পরীদের সঙ্গে রূপকুমারীর ভাব জ্বে উঠলো: কিন্তু শয়নকক্ষের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ; দাসদাসীরা সব ঘুমিয়ে পড়েছে; েকে তাকে দরজা খুলে দেয়। বাজকত্যেকে নিরুপায় দেখে নীল পরীরা কি জানি কি মস্তর আণুড়ে গেল; দেখতে দেখতে কর্মারী আর মান্ত্র রইলো না ভায়া পাখী হয়ে ফুড়ুত বরে জান্লা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো; বেরিয়ে এসে হয়ে গেল যে কে সেই মান্ত্র রূপকুমারী। নীল পরীদের মন্তরের এই অসম্ভব শক্তি দেখে রূপকুমারী বিশ্বয়ে হতবাক্ হয়ে রইলো; নীল পরীরা হেসে উঠে বলো:

"মন্তবে ভাই সব অসম্ভব সম্ভব হয়।...

রপকুমারী জিজ্ঞানা কলো:

"এ মন্তর ভোমাদের কে শেখালে ভাই ?"

"र्रामि बुड़ी-" मीन भरीता खवाव फिला।

"আমায় শিখিয়ে দেবে ?"

হঁয়, ··· আমরা লাল, নীল, বেগুনে, হল্দে গোলাপী পরীয়া যে যা মন্তর জ্ঞান সব শিথিয়ে দোবো।" নীল পরীয়া ঘাড় নেড়ে এই কথা বল্লো; সকলেই তারা মন্তর জ্ঞানে গুনে রূপকুমারী লাল...নীল ··· হল্দে বিশুনে বেগুনে ··· গোলাপী পরীদের এক এক করে বলতে অহুরোধ জ্ঞানালো। লাল পরীর দল হেসে বল্লো:

"সাগর শুকানো মন্তর।"...

নীল পরীরা বলো:

"ছায়া পাখী হওয়ার মন্তর।"

রূপকুমারী হলুদে পরীদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা কলো:





"তোমরা ভাই ?"

इलाम পরীরা জানালো:

"ঐশ্বর্য বাড়ান মন্তর।"

"তারপর...তোমরা বেগুনে পরীরা ?" রূপকুমারী জিজ্ঞাদা কলো।

"মামুষ মারা মন্তর।" বেগুনে পরীর। ইতঃস্তত করে বল্লো।

বেশুনে পরীদের মুখে এই অলুক্ষণে কথা শুনে রূপকুমারী আতক্ষে শিউরে বল্লো:

"কি দর্বনাশ ! · · কি নিষ্ঠুর মন্তর বাবা। আমি ভাই এ মন্তর শিগবো না।"

গোলাপী পরীরা রূপকুমারীকে ভয়ার্ত্ত দেখে ভাড়াভাড়ি জিজ্ঞাদা কল্লো:

"আমরা যদি বলি ে যে আমরা মরা মাছ্যকে বাচান মন্তর জানি…ভাংলেও কি ঐ মন্তর শিপবে না রূপকুমারী ?"

শোলাণী পরীদের মন্তরে যে মরা মান্ত্র্য কেঁচে ওঠে শুনে রূপকুমারীর চোর মুর্থ দিয়ে এক ঝল্ক হাসি গভিয়ে পতে তেওঁ থেলে গেলো: রূপকুমারী ছাড় নেডে জানালো:

"তা'হলে নিশ্চয়ই ঐ মন্তর শিখ্বো; বেশ হবে,...আমার এক হাতে থাববে মরণ...অপর হাতে থাকবে জীয়ন মন্তর।"

এক এক করে সকল দলের পরীরা রাজী হলে। রূপকুমারীকে তাদের মন্তর শিথিয়ে দিতে; রূপরুমারীও মনে মনে বেশ গর্জ অন্তভব করে ভাব্লো...যে সে যদি এই সব মন্তর শিথে নেয় তাহলে তার দেশের
গর্কের আর একটা বিষয় বস্তু হলো; বেশী করে দেশের গুণ পৃথিবীর চারিদিকে ছড়িয়ে প্রভ্রে তাহলে করে
বাতাস ছড়িয়ে আছে পৃথিবীর চারিধারে; কত দেশ বিদেশ থেকে রাজরাজহারা...রাজপুত্ররা...
আম্লা...গোমস্তা...কাতারে কাতারে লোক ভিড় ঠেলে আসবে তাকে দেখতে,...আসবে তার জন্তে
উপহার নিয়ে।

...পরীর দল রূপকুমারীকে মস্তর শিখিয়ে দিতে রাজী হলো বটে ·· তবে এক সর্তে; সর্ত্ত হলো যে সে কথানো তাদের ভুলতে পার্কেনা; রূপকুমারী তিন সভ্যি কেটে জানালো যে সে জীবনে পরীদের ভুলবে না ·· · এমন কি তাদের সঙ্গে চন্দ্রমামাকে সাক্ষী করে 'বেল কুঁড়ি' পাতিয়ে ফেল্লে। আর পরীরদলের। রাজকুমারীর সঙ্গে পাতাল 'সই;' সাক্ষী হলো সপ্তয়মণ্ডল। তারপর · · তারপর পরীর দলের। একে একে রূপকুমারীর কানে কানে কি জানি ফিস্ ফিস করে বল্লো; আর রূপকুমারীও কানপেতে শুনে ঐ মন্তর্গুলো মনের মধ্যে গেঁথে নিলো এমন ভাবে যাতে না সে কোনদিনও ভুলে যায়।

সই পাতান শেষ হলো,...শেষ হলো রূপকুমারীর মন্তর শেখা; তারপর রূপকুমারী বেলকুঁড়িদের হাত ধরাধরি করে চল্লো ঘুরে ঘুরে পরীদের আজব দেশ দেখাতে। শহাল্কা হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে সারারাত ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে পরীরা রূপকুমারীর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো গল্পে শোনা আজব দেশ শেসই সে শোনার পাহাড় শেসানার পাহাড়ের গায় রূপোলী তুষার, ক্ষীরের সমুদ্র সোনার গাছে সোনার পাতা শেসানার



আবণ, ১৩৪৫

ফল হীরার ফুলে মণির আলো, ফিরোজা রডের পাথী, তেনেই পাথীর পাথায় পাথায় রাঙা রবির আলো, পারিজাতের ভ্রমর তেনব তালের সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেলো আজব দেশের প্রতিটি জিনিষ। তার ফলে লাল পরীর দল আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে ভাব লো তিক অপূর্ব্ব; নীল পরীর দল অবাক মেনে দৃষ্টি ফেরাতে পাছে না তেওই লেগেছে ভাদের চমৎকার; হল্দে তেবেগুনে পরীর দলের ভো কথাই নেই তেবার প্রশংসার পর প্রশংসা করে ছেয়ে ফেলতে চাইলো আছব দেশ; আর বাকী রইলো কেবল গোলাপী পরীদের কথা; তারা রূপকুমারীকে আনন্দবিক্দারিত দৃষ্টিতে বার বার নিরীক্ষণ করে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বল্লো:

"আজব দেশের রাজকন্যে তৃমি সই ভারী স্থী ক্রেমন স্থী ভোরের আলো ক্রেমন স্থী মলয় বাতাস েযেমন স্থী ছোট চড়াই পাখী।" ক

পৃথিবীর মধ্যে অত্যাশ্চর্য এই আজব দেশ, পরীরা এক বাকে উচ্চ্বসিত কঠে স্বীকার না করে পাল্লোনা।..."

দিদিভায়ের কোলে ইতিমধ্যে মাথা রেখে রেবার বেশ এক ঘুম দেওয়া হয়ে গেছে; রেবা স্বভাবতই তাড়াতাড়ি কথা বলে; সে চোথ মূছতে মূছতে দিদিভাইকে জিজ্ঞাসা কলো:

"হঁটা দিদিভাই…বেবিলনের হাংগিং গাডে ন …টেম্স নদী …যেখানে

"উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর…"

মিশরের পিরামিডের চেয়েও…খুব খুব আশ্চর্য্য ?"

"হঁয়া রবো…খুব আশচ্ধ্য∙ে।" দিদিভাই উত্তরে বলেনে, তাঁর কথা শেষ হতে না হতে রেবা আবার জিজ্ঞাসা কলো:

বইতে পিরামিডের কথা, টেমসনদীর কথা আছে কিন্তু আজব দেশের কথা নেই কেন, দিদিভাই ?" "সব কি বইতে লেখা যায় ?"

দিদিভাই বল্লেন। রেবা সরল বিশ্বাসে মেনে নিলো দিদিভাইয়ের কথা। দিদিভাই তারপর বলতে লাগ্লেন:

•••পরীদের দেশে ক্ষীরের সমুদ্র; তারা মাথায়…মাথার থোঁপায় থোঁপায় ফুল গুঁজে ক্ষীরের সমুদ্রের তীরে আশ্চর্য হয়ে ক্ষীর সমুদ্রের ছোট নবড় ঢেউগুলো নেচে নেচে থেলায় মেতেছে এ ওকে ধরবে বলে তাই দেখ্তে দেখ্তে রূপকুমারীকে ঐ কথাই বল্ছিলো; প্রাণভরে সমুদ্র দেখেও তাদের আশ মিট্লো না; ভারী ইচ্ছে হলো তাদের ক্ষীর-জলে সাঁতার কাট্তে ত ঢেউগুলোর তালে তাল মিলিয়ে থেলা কর্ত্তে; ন রূপকুমারী তাদের ইচ্ছেয় বাধা না দিয়ে বরং উৎসাহ দিলো; পড়ে গেলো হাসির ছড়োছড়ি; রূপকুমারী যত হাসে পরীরা হাসতে লাগ লো তার দশগুণ; খল্ থল্ ভাসির শব্দে সমুদ্র তীর মুখর হয়ে উঠলো; ঢেউগুলো থেলা থামিয়ে দেখতে লাগলো কি ব্যাপার কর্ত্বেরঙের মাছেরা গা ভাসান দিয়ে উঠ্লো হাসির শব্দে। ত





শ্ৰাবণ, ১৩৪৫

এই ভাবে হাসতে হাসতে পরীর দল অথবে বড় পরীর। পরে মাঝারি পরীর দিল তারপর ভাটে পরীর দল একের পর এক ঝাঁপিয়ে পড়লো সমৃদ্রের বুকে। আরম্ভ হলে। সাঁতার সাঁতার পেলা... হোল্ডুবের পালা; পরীরদল এবং রূপকুমারী আনন্দে মস্গুল হয়ে ক্ষীরের জলে সাঁতার কাটছে আর কাটছে; হস্ নেই পর্যোপার ফুল ভেসে গেল, বিহুনী করা চুল এলোমেলো হয়ে ভাস্তে লাগ্লো; মাছের দল আর চুপ করে থাক্তে পাজেনা ; কই কাংলা গেলাচিংড়ী ... পুটী যে যেথানে ছিলো ছুটে এসে তাদের সঙ্গে থেল্তে আরম্ভ করে দিলো। । । ।



ক্রমেই রাত গড়িয়ে চল্লো; ... চাঁদের আলোও
মান হয়ে আসতে স্থক করে ... মানও হলো ... আর সেই
সঙ্গে করে করে ডেকে উঠ্লো ... 'কা-কা-কা' ... চড়াই
করে উঠ্লো ... 'কিচিরমিচির কিচ্।' পূবে ফরসা
দিয়েছে; পরীরা আর কি মান্থবের দেশে থাকতে পারে;
অনেক আগে তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়া
উচিৎ ছিল; কিন্ধ রূপকুমারীকে নিয়ে তারা এতই

আরম্ভ হলো দাঁতার দাতার ধেলা… থেলায় বিভোর হয়েছিল যে তাদের চোথের উপর দিয়ে চার প্রাহর রাত কেমন করে কেটে গেল যে তার টেরই পায়নি।…

অনিচ্ছা সত্তে পেরীদের রূপকুমারী তাদের থেলার সাথীকে ছেড়ে আজব দেশ না তো গুণনঘের। দেশছেড়ে মায়া কাটিয়ে চলে যেতে হচ্ছে। হাজার কাজ থাক্লেও অব্দু তারী প্রান্ত প্রান্ত প্রান্ত বলে আমবে আমবে আমবে বলে সারি দিয়ে ভানা ঝাড়তে ঝাড়তে শৃল্পে উঠে চোথের পলক না ফেলতে ফেলতে কোথায় মিলিয়ে গেল কর্পকুমারী তা ঠিকই কর্ত্তে পাল্লো না; ফিরে এলো বিষয় মনে তার শয়ন কক্ষে মন্তর পড়ে ছায়া পাথী হয়ে।"

मिनि छोटे त्मथनी वसुरानत निरक रहरा वरसन :

"তোমরা যদি একবার আজ্বব দেশ দেখো···তা'হলে···ভোমরাও পরীদের মত ছেড়ে চলে আসতে মনে কট পাবে··কট পাব আমিও··সভ্যি।"

রূপকথার মত রূপকথার দিদিভাই...ধোকাথুকুদের স্বপ্নের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।



# হ্ষিকেশ ও লছমন্ ঝোলায় একদিন

## শ্রীমতী ইন্দিরা চৌধুরী

গত নভেম্বর মাসের ৬ই আমাদের হৃষিকেশ ও লছমন ঝোলায় যাত্রার দিন ন্থির হইল। পূর্নেই বলিয়া রাখি আমরা হরিদ্বারে প্রায় মাসাবিধি বাস করিতেছি। এই সময়ে এখানে একপ্রকার ঠাণ্ডা বাতাস সন্ধ্যা হইতে সূর্য্যোদয় পর্যান্ত বহিতে থাকে, শীতে একটু কন্ত হইলেও শরীরের প্রেক কিন্ত উহা বড়ই উপকারী।



বন্দ কুণ্ড

অতি প্রত্যুষেই শীত বন্ত্র পরিধান করিয়া আমরা হৃষিকেশ অভিমুখে যাত্র। করিলাম। হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের যে টানেল আছে সেই টানেলের প্রবেশ দ্বারে ক্ষণকালের জন্ম গাড়ী দাঁড়ায়, আমরা সকলে তথায় যাইয়া গাড়ী ধরিলাম। বাবা পূর্ব্বেই জ্ঞানিয়া আসিয়াছিলেন হরিদ্বার ষ্টেসনে গাড়ী ধরিতে হইলে অনেকটা পথ হাঁটিতে হয় এবং overbridge অতিক্রম করিয়া অপর পারে গাড়ী ধরিতে হয়। আমরা ট্রেণে উঠিতে না উঠিতে ট্রেণখানি ছাড়িয়া



দিশ এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ অন্ধকারময় টানেলের মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরপ পর পর ছইটি টানেল অভিক্রম করিয়া ভীম-গোড়া ষ্টেসনে পৌছিলাম। তখন পাহাড়ের ফাঁক দিয়া ধীরে ধীরে সুর্য্যোদয় হইতেছে। বহু দ্রে পর্বতগাত্রে মনে হইল যেন কভকগুলি শ্বেতর্ব গাভী তাহাদিগের সন্তানসন্ততিসহ স্থির হইয়া প্রাতঃকালীন রৌজ-কিরণ উপভোগ করিতেছে। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম উহার নাম নরেন্দ্রনগর। ওগুলি টিহিরী রাজপ্রাসাদ—ভীমগোড়া হইতে প্রায় ১৪ মাইল দ্রে অবস্থিত। অফুদিকে দেখি পর্বত হইতে বেগবতী গঙ্গা নিয়াভিমুথে কলকল শব্দে বহিয়া যাইতেছে। সম্মুখস্থ পর্বতমালা যেন সমুব্রের প্রকাণ্ড টেউএর মতই অনস্তের কোলে মিলাইয়া গিয়াছে। দ্রের অভ্রভেদী তৃবার শিখর-গুলি যেন মণিমুক্তাখচিত শুল্র-মুকুট পরিধান করিয়া প্রভাত স্ব্যাকে অভিবাদন করিতেছে। প্রকৃতির এই অফুরস্ত সৌন্দর্য্য-রাজ্যে এমনই মগ্ন হইয়া গিয়াছিলাম যে কখন স্থাবিকেশ ষ্টেসনে টেণখানি আসিয়া পৌছয়াছে ভাহা বৃঝিতেই পারি নাই। ষ্টেসনে নামিয়া দেখি মাত্র এক-খানি টাঙ্গা দাঁড়াইয়া আছে। টাঙ্গার নিকট পৌছিবার পূর্বেই কোন এক সৌভাগ্যবান তাহাতে আরোহণ করায় আমাদের পদব্রজেই স্থাবিকশ সহর অভিমুখে যাত্রা করিতে হইল। প্রায় এক মাইল পথ অতিক্রম করিবার পর আমরা উক্ত নগরে আসিয়া পৌছিলাম।

ক্রবিকেশ সহরটি ক্ষুদ্র হইলেও দেখিতে অতি স্থল্লর ও সেখানে সর্বপ্রকার আবশ্যকীয় জব্যাদি পাওয়া যায়। বাবা আমাদের লইয়া কালী কন্ধলীওয়ালার আশ্রমে উঠিলেন। এই আশ্রমের অধ্যক্ষ আমাদের বড় একখানি ঘর ও একটি রান্নাঘর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখানে বিশ্রাম করিবার পর লছমন ঝোলায় যাইবার জন্ম সকলে প্রস্তুত হইলাম। এখান হইতে লছমন ঝোলা তিন মাইল মাত্র; প্রায় সকলেই পদব্রজে সেখানে যাইয়া থাকেন কিন্ত নানান অস্থবিধার জন্ম আমাদের মটর বাসে যাওয়াই স্থির হইল। বাস্ভাড়া লোক প্রতি নয় আনা মাত্র। বাসখানি যাত্রা স্থক করিল—এমনই আঁকা-বাঁকা ও উচ্নীচু পথ যে বাসের ঝাঁকুনিতে আমরা পরস্পরের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিলাম। কিছু পরে একটি নদী পাইলাম। সেতুটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ডাইভার নদীগর্ভের বড় বড় পাথরের উপর দিয়াই বাসখানি চালাইতে লাগিল। যাহা হউক, আমরা ভাঙ্গগোল পুটুলী পাকাইয়া কোন প্রকারে টিহিরী রাজের টোল অফিসের সম্মুখে আসিয়া পৌছিলাম। সেখানকার টোল অফিসার ডাইভারের নিকট নিজ প্রাপ্যাপণ্ডা ব্রিয়া লইয়া বাসখানি ছাড়িয়া দিল। এবার গাড়ীবানি পর্বত্গাত্র সংলগ্ধ সন্ধীণ পথ ধরিয়া ধীরে ধীরে উপরে উঠিতে লাগিল। আমাদের বামদিকে বনরাজি



### ন্ধবিকেশ ও লছমন্ কোলায় একদিন শ্রীমতী ইন্দিরা চৌধুরী

শ্ৰাবণ, ১৩৪৫

সমাকীর্ণ ধুন্ত পাহাড়, রাস্তার কোল ধরিয়া সোজা উপরিভাগে উঠিয়া গিয়াছে। আবার অপর পার্ষে বছ নিমে স্রোভস্বতী গঙ্গা প্রচণ্ড বেগে বহিয়া যাইভেছে। মাঝে মাঝে পথটি এমনই বাঁকা যে ভ্রম হয় সম্মুখে বুঝি আর পথ নাই। প্রতিক্ষণেই মনে হইভে লাগিল, বাস্থানি বুঝিবা বছ নিমে গঙ্গাগর্ভে গড়াইয়া পড়িবে। বাস্চালক যাহাতে অক্তমনস্ক না হইয়া পড়ে তজ্জ্বত বাবা তাহাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান করিতেছিলেন। বাস্ হইতে অবতরণ



"লছমন্-ঝোলা ( নৃতন ) দেতু"

করিয়া পদত্রজ্বে ভ্রমণ করিতে করিতে গ্রুবকুণ্ডে আমরা আসিয়া পৌছিলাম। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃষ্য অতি স্থন্দর। গঙ্গার উভয়কুলেই বহু মন্দির ও হর্ম্যরাজি অবস্থিত। বহুস্থানে আবার পুরাতন মন্দির ও সৌধসমূহের ভগ্নাবশেষ গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত।

আমরা ধ্রুবকুণ্ডে অবগাহন করিয়া নিকটস্থ মন্দির-প্রাঙ্গনে উপবেশন করিলাম। মামু-বের সহিত প্রকৃতির যে চিরস্কন দ্বন্দ্ব আবহমানকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে তাহার পরিসমাপ্তি বৃশ্ধি বা এখানেই। এখানকার আকাশে বাতাসে এবং প্রতি ধূলিকণায় আনন্দময় অসীমতা বিরাজ করিতেছে। এখানে আসিলে মামুষ যেন সকল তুর্বলতা হইতে মুক্তি পায়।

অনতিদ্রে সোহরজ্ব নির্মিত অতি স্থন্দর একটি দোহল্যমান সেতৃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিব। ইহাই লছমন্ ঝোলার বিখ্যাত সেতৃ। আমরা আর সময় নষ্ট না করিয়া





প্রাবণ, ১৩৪৫

সেই সেতুর উপর দিয়া গঙ্গার অপর তীরে পৌছিলাম। সেতুর বামদিক ধরিয়া যে রাস্<mark>তাটি</mark> বদরিনারায়ণ অভিমুখে গিয়াছে আমরা সকলে সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলাম। কিছুদুর যাইবার পর দেখিলাম ছোট-ছোট নিঝ রিণীগুলি গঙ্গার সহিত সবেগে মিলিত হইতেছে। গঙ্গাগর্ভে মাঝে মাঝে বৃহতকায় উপলখণ্ড সেই একটানা প্রবাহের বুথা বাধা স্বৃষ্টি করিতেছে। সেই প্রস্তর স্তুপগুলিতে সফেন জলরাশি আঘাত পাইয়া ভীমবেগে উছলিয়া চতুর্দিকে তুষার



কণার ন্যায় ছড়াইয়া পড়িতেছে। কি অপুর্বব দৃষ্য... মনে হইল দিক্দিগন্ত ভূষণ-সিঞ্চনে মুধরিত করিয়া ও সকল বাধা-বিপত্তি উপেক্ষিয়া বিরহ-বিধুরা গঙ্গা ছুটিয়া চলিয়াছেন—সাগর-সঙ্গমে মিলনের আকাজ্জায়। আর অধিক দৃর সগ্রসর হইলে স্বর্গাঞ্জমের দেবালয় ও তপোবন দেখিবার সময় হইবে না ভাবিয়া বদরিনারায়ণ দেবতার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাইয়া সেই স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। পর্ববর্তগাত্রে যতদূর দৃষ্টি যায় দেখিলাম গভীর জঙ্গল. নিকটে একটি কাষ্ঠফলকে লেখা আছে Reserved forest সকলেই জানিলাম পর্ববতগাত্রস্থ বনভূমি বক্সজীব জন্তুর আবাস স্থল। যাহা হউক, আমরা স্বর্গাশ্রমের পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথিমধ্যে দেবালয় ও ধর্মশালা দেখিতে তপোবনে আসিয়া দেখিতে আমরা পৌছিলাম।

তপোবনের রাস্তাটি বৃক্ষাচ্ছাদিত, তাহার উভয় পার্শ্বে ই সন্তাসীদিগের জন্স ছোট-ছোট কুটির। কুটির সংলগ্ন আঙ্গিনাগুলি নানা প্রকার পুষ্পা বৃক্ষে স্থানোভিত, তপোবনটি বৃঝি স্বর্গের স্থায়ই স্থন্দর। কৌভূহলবশতঃ ছই একটি কুটিরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তপস্বীগণ গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহাদিগকে আর বিরক্ত না করিয়া নিঃশব্দে কুটিরদ্বারে যৎকিঞ্চিত প্রণামী রাখিয়া চলিয়া আসিলাম ৷ আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা মহাস্মা কালিকম্বলীওলার আশ্রমে আসিয়া পৌছিলাম। বহুক্ষণ পদব্রজে ভ্রমণ করিয়৷ অত্যস্ত ক্লান্ত হওয়ায় একটু বিশ্রামের জন্ম তাঁহার গদিগৃহে উপস্থিত হইলাম। সেধানকার মহস্ত মহারাজ স্বর্গাঞাম সম্বন্ধে যে পৌরাণিক তথ্য বর্ণনা করিলেন তাহা নিয়ে উদ্বৃত করিলাম !



মহাত্মা কালি কন্ধলীওলা (স্বামী আত্মাপ্রকাশ) এই স্বর্গাশ্রমের প্রভিষ্ঠাতা। ইনি সম্ভাস গ্রহণ করিয়া তপস্থার জ্বন্থ বহু দেশ পর্যাটন করিয়া অবশেষে মণিকূট পর্বতে উপ-স্থিত হইলেন। সেখানে দেখিলেন গঙ্গার সমীপবর্তা বহুস্থানে সন্থাসীগণ তপস্থায় মগ্ন। অমুসন্ধানে তিনি জ্ঞানিতে পারিয়াছিলেন এই স্থানটি স্বন্দপুরাণ বর্ণিত কেদারখণ্ড। তিনি তত্রস্থ সাধুদিগের অস্থবিধা দূর করিবার নিমিত্ত দেশ-বিদেশের উদারপ্রাণ ধনী শেঠদিগের নিকট অর্থ সংগ্রহ করিয়া উক্ত স্থানটি সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাতীরে সন্থাসী-দিগের বাসোপযোগী তপোবন সংলগ্ন কুটিরগুলি তিনি নির্মাণ করাইলেন। সাধুদিগের



- नौलशांवा

দেহধারণের নিমিত্ত হৃষিকেশ ধর্ম্মশালায় সদাব্রতের ব্যবস্থা করিলেন, এবং রুগ্ন সাধুদিগের জন্ম ঔষধ পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করিলেন। শীতকালে সন্থাসীদিগের জন্ম কম্বলাদি ও হোমাগ্নি রাখিবার জন্ম গাড়ওয়াল Governmentএর নিকট হইতে একশত একর বনভূমি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। প্রবাদ আছে, বদরিকাশ্রম দর্শন অভিলাষী ব্যাকুলপ্রাণ বহু সাধু সন্থাসী রজ্জুনির্শ্মিত সেতু অতিক্রম করিবার সময় পড়িয়া গিয়া চিরতরে গঙ্গাগর্ভে সমাধিস্থ হইতেন। উক্ত তেজ্বস্বী মহাত্মা সাধুদিগকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্ম ভিক্ষাপাত্র হস্তে বোঘাইনগরে উপস্থিত হইয়ার্ছিলেন। তত্রস্থ অধিবাসীদিগের নিকট পুনরায় বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া, অধুনাতন এই লৌহনির্শ্মিত সেতুটি নির্শ্মাণ করাইলেন।

একটি ছিন্ন কৌপীনধারী দরিজ সন্থাসীর এতবড় মহান্ প্রতিষ্ঠান দেখিয়া, এবং তাঁহার কার্যকলাপ শুনিয়া আমরা সকলে বিস্ময়াভূত হইলাম; এবং তাঁহার





রামেশ্বর দেবের মন্দির দর্শন করিবার জন্ম অগ্রসর হইলাম। কিয়ৎদূর পদব্রজে যাইবার পর আমরা হতুমান কুণ্ডের নিকট একটি মনোরম উভান সংলগ্ন মন্দির দেখিতে পাইলাম। মন্দির দর্শন করিয়া, হতুমান কুণ্ডে যে খেয়াঘাট অবস্থিত, তথায় আসিয়া পৌছিলাম।

তথন দিনমণি ধীরে ধীরে পশ্চিমগগনে ঢলিয়া পড়িয়াছেন। দূরে পর্বতগাত্রন্থ পায়ে হাঁটা পথ ধরিয়া এতদ্দেশীয় পাহাড্বাসী পৃষ্ঠদেশে গুরুভার লইয়া আপন্ আপন বাসভূমি অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। মাঝে মাঝে নির্দাল নীল আকাশ বাহিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী পর্বত শিখরন্থ বনরাজির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতেছে। গঙ্গাগর্ভন্থ অসংখ্যমীন স্থির হইয়া উপকৃল সমীপে বিশ্রাম করিতেছে। কি স্থন্দর, কি অপূর্বর, কি মহান এই দৃশ্য...এখানে ছেব নাই; হিংসা নাই; কুটিলতা নাই, শুধুই আনন্দ। আমি সেই বিরাট আনন্দময়ের উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া অপর পারে যাত্রার নিমিন্ত নৌকায় উঠিয়া বসিলাম; এবং মনে মনে সেই অস্তর্য্যামীর উদ্দেশ্যে কায়মনবাক্যে প্রার্থনা জানাইলাম হে দয়াল আনন্দময়, এমনি করিয়া আমাদের জীবনযাত্রার শেষ দিনে তোমার বিরাট আনন্দের মাঝখানে আমাদের চিরতরে ডুবাইয়া দিও।





# প্রীপ্নেষেপ্র চিত্র

( পূর্ববপ্রকাশিতের পর )

ডা: ব্ৰুল একটু মান হেসে বল্লেন,

—"কি আর করব। আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে!"

"কিন্তু আপনার এত কষ্টের আয়োজন, আমাদের এত হায়রানি, সবই তাহলে ব্যর্থ!"

ডাঃ ব্রুল শাস্তভাবে বল্লেন, "একেবারে ব্যর্থই বা ভাবছ কেন ? আমরা যেটুকু করলাম ভাও কি কম! বুধগ্রহে মান্তবের প্রথম পায়ের চিহ্ন আমরা রেখে গেলাম, এখানকার মাটি জ্বল বাভাসের কথা, প্রাণী ও উদ্ভিদজ্ঞগৎ সম্বন্ধে কত কিছু জ্বেনে গেলাম, এতবড় একটা প্রাকৃতিক হুর্ঘটনা দেখে গেলাম—এ সবের কোন কি দাম নেই! যদি কোনরকমে এইসব খবর নিয়েও আমরা পৃথিবীতে নিরাপদে ফিরতে পারি তাহলেও বুধগ্রহের প্রথম হুঃসাহসিক যাত্রী বলে ইতিহাসে আমরা অমর হয়ে থাকব।

শৃষ্ণপথের প্রথম অভিযানে আমরা যতটা সাফল্য লাভ করলাম সমুস্রপথের অভিযানে সেকালের কত ছঃসাহসী বীরের ভাগ্যে তার তিলমাত্রও মেলেনি...



সমর এতক্ষণ নীচের জানলার দিকে চোখ রেথেই ডাঃ ব্রুলের কথা শুনছিল; মাঝখানেই হঠাৎ উত্তেজিতভাবে বলে উঠল—"একি! দূরে অন্ধকার যে ফিকে হয়ে আসছে! ইতি-মধ্যে সকাল এসে গেল কি করে?"

ডাঃ ব্রুল হেলে বল্লেন—"সকাল নয় এটা সন্ধ্যা এবং আমরা তার কাছে এসে গেছি, আমাদের হাউই জাহাজ কি বেগে কতদূর এসেছে তা খেয়াল আছে! বুধগ্রহের অস্ত যাওয়া সূর্য্যকে তাড়া করে আমরা তাকে ধরে ফেলেছি; আমরা এখন বুধের অস্তুপিঠের কাছ কাছে এবং খানিক বাদে সাধারণ নিয়মে উল্টে আমারা সন্ধ্যে থেকে সকালের দিকে এগিয়ে যাব।"

ব্যাপারটা এত অভূত যে বুঝতে অজয় ও সমরের বেশ একটু সময় গেল, তারপর এই বিপদের মাঝেও ছেলেমানুষের মত উৎসাহিত হয়ে উঠে অজয় বল্লে,—"ভার মানে বুধগ্রহ যতখানি বেগে ঘুরে যাচ্ছে, আমাদের হাউই জাহাজের বেগ তার চেয়ে বেশী ?"

ডাঃ ক্রল হেসে বল্লেন,—'নিশ্চয়ই! এখন দিনের আলোয় নিরাপদে নামবার কোন জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখা যাক্। এখানে ঝড়ের বেগ যেন খানিকটা কম মনে হচ্ছে, মেঘও ততটা ঘন নয়, আমি হাউই জাহাজ একটু নীচে নামাচ্ছি। আপনারা ভাল করে নীচে নজর রাখুন।

হাউই জাহাজ অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারের বদলে ক্রমশঃই বেশ স্পষ্ট আলো দেখা যাচ্ছিল। মেঘ ও যে কারণেই হোক এদিকে অনেকটা ফিকে।

অজয় উদ্গ্রীবভাবে নীচের দিকে দ্রবীণ ধরে বসে রইল। হাউই জাহাজ ক্রমশঃ নীচে নামছে সাহস করে।

আশার কথা, এই যে এখন পর্যান্ত কোন আগ্নেয়গিরির পরিচয় পাওয়া যায়নি। হয়ত বুধের এদিকটা নিরাপদ হতেও পারে। আর একটু নামলেই মেঘের আবরণ আরো পাতলা হয়ে নীচের দৃশ্য ভালো করে দেখা যাবে। দেখাও গেল খানিক বাদে। তখন কিন্ত অন্ধ্যের মুখে কথা নেই!

ডাঃ ক্রল উদ্গ্রীব হয়ে জিজ্ঞানা করলেন—"কি দেখছেন !" হতাশ হয়ে অজয় বল্লে,—শুধু সমুদ্র যতনুর দেখা যায়... বলতে বলতে হঠাং অজয় যেন চমকে উঠে থেমে গেল।

ডাঃ ক্রল একটু অবাক হয়ে জিজাসা করলেন "ধামলেন কেন। কোথাও কোন দীপ দেখতে পাচ্ছেন নাকি!"



खायन, ३७८६

অক্সয় উত্তেক্তিত হয়ে বল্লে.—না দ্বীপ নেই, কিন্তু আপনি এদিকে আমুন, ডাঃ ক্রল, নিক্তে একবার দেখুন!"

কি হয়েছে কি বলুন না!

যা হয়েছে তা বিশ্বাস করা যায় না, আমাদের ছাউই বোটটা এখানে কি করে এল বলতে পারেন !

"হাউই বোট।" সমর ও ডাঃ ক্রল ছজনেই একসঙ্গে বলে উঠলেন।

হঁ। হাউই বোট! অজয় জোরের সঙ্গে বল্লে,—"আমাদের মাইল ছয়েক নীচে দিয়ে সেটা সমুদ্রের দিকে নামছে।

"কিন্তু হাউই বোট চালাবে কে ?" সমর নিধ্বের মনেই বল্লে,—"প্টাইন! সত্যি ষ্টাইনের কথা আমরা ভূলেই গেছলাম যে !"

"না আমি ভূলিনি, কিন্তু ভেবেছিলাম জঙ্গলে পথ হারাবার পর প্রাণে বেঁচে থাকলেও ভূমিকম্পে সে রক্ষা নিশ্চয় পায়নি। সে যে সময় মত হাউই-বোট খুঁজে পেয়ে রক্ষা পাবে এটা আশা করতে পারিনি।"—ডাঃ ক্রলের গলার স্বরে বেশ একটু উত্তেজনার আভাষ পাওয়া গেল।

"রক্ষা পাবে বলে এখনও আশা করবেন না!" অজয় একট্ কঠিন স্বরেই বল্লে,— "হাউইবোটটা যেভাবে সমুজের দিকে নামছে সেটা ঠিক স্বাভাবিক নয়,—কোনরকমে জখম হয়ে বিফল হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে! "সমুজেই যাবে ডুবে।"

"এটা ভাগ্যের প্রতিশোধ বলতে হবে তাহলে! যে হাউই-বোটে তোমাদের বন্দী করে মারতে চেয়েছিল তাইতেই তার মৃত্যু!"—সমর একটু নিষ্ঠুর ভাবেই বল্লে, ষ্টাইন তাদের প্রতি যে ব্যবহার করেছে, যে হৃদয়হীনতার পরিচয় দিয়েছে ভা সে ভোলেনি।

কিন্তু ডাঃ ব্রুল হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ব্যস্ত হয়ে দুরবীণ দিয়ে নিজেই একবার ব্যাপারটা দেখে উত্তেজিভভাবে বল্লেন,—"না, না ওভাবে ওকে মরতে দেওয়া যেতে পারে না!"

অজয় তাঁকে বাধা দিয়ে একটু ব্যঙ্গ করেই বল্লে,—"হঠাৎ যীশুখৃষ্ট হয়ে পড়লেন বে! কি ভাবে আপনাদের নিষ্ঠুরভাবে মারবার ফন্দী করেছিল ভূলে গেলেন নাকি!"

"না, না ভা ভূলিনি, কিন্তু !"—ডা: ক্রল বেশ অস্থির হয়ে উঠেছেন দেখা গেল। সময় বল্লে,—"কিন্তু ষ্টাইনকে রক্ষা করবার কোন উপায় আছে কি ?



হাউই জাহাজের ত্রেক খারাপ হয়েছে তা বোধহয় জানেন ? বেশী নীচে নামলেই বিপদ। সেবারে তবু ডাঙ্গায় জঙ্গলের ওপরে পড়ে কোনরকমে বাঁচা গেছল, এবারে একেবারে সমুদ্রের জ্বলে ডুবতে হবে। আমাদের জীবনের কি কোনই দাম নেই। ষ্টাইনের মত খু'নের জীবনের দামই বেশী হল।

ডাঃ ক্রল এবার কাতর হয়ে বল্লেন,—খু'নে হতে পারে, নিষ্ঠুর হতে পারে, আমাদের শক্র হতে পারে কিন্তু তবু সে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ! যত বিবাদই থাক তবু তাকে বাঁচাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

ডাঃ ব্রুল তথন জাহাজ নীচে নামাবার হাতল সম্পূর্ণ টেনে দিয়েছেন।

অজয় ও সমর বল্লে,—"পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক! ষ্টাইন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক হল কবে! এ নামও ত কখন শুনি নি!

"না, কোনো আশ্চর্যা নয়, কারণ ষ্টাইন ওর আসল নাম নয়!" ডাঃ ব্রুলের গলার স্বর বেশ কম্পিত মনে হল।

"কি তাহলে ওর নাম ?"—একসঙ্গে সবিস্ময়ে অজয় ও সমরের মুখ দিয়ে বার হল। ডাঃ ব্রুল অক্সদিকে মুখ ফিরিয়ে অফ ট স্বরে বল্লেন—"উনিই আসল ডাঃ ব্রুল,— আমি জাল।"

## ছাপল ছানা

### নন্দগোপাল সেন গুপ্ত

তুষ্টু ছাগল ছানা,

ছোট্ট ছাগল ছানা,

একুনি উঠানেতে এসো না--

আমার হয় নি লেখা, হয়নি বানান শেখা,

এর মাঝে অত গায়ে ঘেঁষো না!

তুমি কথা শোনো নাক, ফ্যাল ফ্যাল চেয়ে থাকো,

এলো মেলো কত কথা বলো যে—

আমি আছি নানা কাজে, তুমি কিছু বোঝো না যে,

**(ऐंदन दिएन भार्क निरंग्र हरना दय।** 



व्यविन, ১७८१

গাছপালা আছে ঢের,
থাওয়াটা কি শেষ করা চলে না ?
আরো ত ছাগল আছে,
তারা কেউ হেসে কথা বলে না ?
মা গিয়েছে নদী পার,
 সন্ধাতে সে কি ফিরে আসে না ?

চুক চুক হছ দিয়ে,
 সারা রাত সে কি ভালো বাসে না ?

তুমি বড় হুষ্টুটি, খুদে খুদে চোথ হুটি,
লাফ দিয়ে কোলে ওঠো কেন গো ?
কচি কচি শিং দিয়ে. পায়ে পায়ে খোঁচা দিয়ে,
অভিমানে ফুলে ওঠো যেন গো !
হবে নাক কিছু আজ, লেখা-পড়া কোন কাজ—
তুমি এসে অসময়ে ধরেছো;
সারাটা হুপুর বেলা, শুধু হবে মিছে খেলা—
বোধোদয়.. তুমি একি পড়েছো ?

মন ব্নি ভালো নাই, এত রাগারাগি তাই—
বেশ চলো একটুক্ খেলিগে;
বই-খাতা থাক পড়ে, গোহালের পাছ দোরে,
পাতা দিয়ে ঘর গড়ে ফেলিগে!
শুধু শুধু যেন তুমি, করো না'ক ছষ্টুমি,
চুপ করে কোলে বসে থেকো ত!
ছাগল হলে কি হবে, হ'একটি কথা করে,
মা মা বলে কানে কানে ডেকো ত!



### নবম পরিচ্ছেদ

#### যুদ্ধের আয়োজন

কতক্ষণ পরে তার জ্ঞান ফিরে এল মাণিক তা জ্ঞানেনা, কিন্তু চোথ মেলে দেখলে স্থুন্দর-বাবু ও অমলবারু ছশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে তার দেহের ছইপাশে ব'সে আছেন এবং হাতী সিং ব'সে আছে তার মাথাটা নিজের কোলের উপরে টেনে নিয়ে!

প্রথমটা কিছুই মনে পড়ল না। কিন্তু সে উঠে বসবার চেষ্টা করতেই অমলবাবু ব'লে উঠলেন, "না, না, আপনি আরো থানিকক্ষণ শুয়ে থাকুন!"

সুন্দরবাবু বললেন, "হুম্, বিপদে পড়লুম আমরা, লড়াই করলুম আমরা, শক্রদের ভাড়ালুম আমরা। কিন্তু তুমি খামোকা অজ্ঞান হয়ে গেলে কেন বাপু ?"

তথন মাণিকের সব স্থারণ হ'ল এবং তার কণ্ঠদেশ যে বেদনায় টন্টন্ করছে এটাও অনুভব করতে পারলে। সে বললে, "সুন্দরবাবু, পিছন থেকে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে কে আমার গলা টিপে ধ'রেছিল! আপনারা কি এখানে এসে কারুকে দেখতে পাননি '"

— "হুম্, তুমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলে। স্বপ্ন দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে। এখানে এসে আমরা একটা টিকটিকির ল্যাজ্ পর্যাস্ত দেখতে পাই নি। পেয়েছি কি অমলবাবু ?"

—"না।"

মাণিক বললে, "আমার গলায় ভয়ানক বাথা! স্থলরবাব্, এটাও কি স্থপ-দেখার ফল ?"



শ্ৰাবণ, ১৩৪১

—"কৈ দেখি! তাই তো-হে মাণিক, তোমার গলার ওপরে যে অনেকগুলো আঙ্লের লাল লাগ রয়েছে! কে তোমার গলা টিপে ধরেছিল ় কেন ধ'রেছিল ় সে ব্যাটা গেল কোথায় ়ু"

অমলবাবু বললেন, "ব্যাপার তো কিছুই বুঝতে পারছি না! তোমাকে আক্রমণ করারও মানে হয় না, আমাদেরও আক্রমণ করার মানে হয় না!"

- —"আপনাদের কে আক্রমণ করেছিল ?"
- —-"অনেকগুলো লোক। আক্রমণ ক'রেছিল বললে ঠিক হয় না, কারণ তারা আমাদের কাছে আসে নি। তুমি তো এগিয়ে এলে, আমি স্থলরবাবুর সঙ্গে কথা কইতে কইতে
  আসছিলুম! হঠাৎ দূরে বনের ভিতর থেকে চার-পাঁচজন লোক বেরিয়ে আমাদের দিকে
  ছুটে আসতে লাগল। আমরা বন্দুক ছুঁড়তেই তারা আবার অদৃশ্য হ'ল! মিনিট-খানেক
  পরে পথের আর একদিকে আবার চার-পাঁচজন লোকের আবির্ভাব—আবার আমাদের বন্দুক
  ছোঁড়া— আবার তাদেরও অন্তর্ধান!"

স্থুন্দরবাবু বললেন, "আমার মনে হ'ল, তারা আমাদের আক্রমণ করতে চায় না— কেবল আমাদের ভয় দেখাতে চায়!"

ু মাণিক ধড়্মড়িয়ে উঠে ব'সে তাড়াতাড়ি জামার বোতাম খুলে ভিতরদিকে হাত চালিয়ে দিয়ে কি যেন অনুভব করলে, তারপর আশ্বস্ত ভাবে বললে, "নাঃ, ঠিক আছে!"

স্থানরবাব বিস্মিত কণ্ঠে স্থধোলেন, "কি ঠিক আছে, মাণিক ?"

"সেই চাবিটা। আমার জামার ভিতর-দিককার পকেটে সেই চাবিটা রেখে পকেটের মুখটা শেলাই করে দিয়েছি। শক্ররা কোনগতিকে সন্দেহ করেছে চাবিটা আমার কাছেই আছে। এটা হাতাবার জ্বফোই তারা আমাকে একলা পেয়ে মারবার, আর আপনাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা ক'রেছিল।"

অমলবাবু বললেন, "তার মানে ?"

— "মানে থুব সহজ। আমি বোকার মত এগিয়ে আপনাদের চোখের আড়ালে এসে প'ড়েছিলুম। তখন একজন কি তুজন শক্ত অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। সেই সময়টায় আপনাদের অশুমনস্ক রাখার জন্মে বাকি শক্ররা আপনাদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা খেল্ছিল!"

সুন্দরবাবু বললেন, "মাণিক, ভোমার কথাই ঠিক ব'লে মনে হচ্ছে! কিন্তু ভোমাকে গলা টিপে অজ্ঞান ক'রে ফেলেও ভারা ঐ চাবিটা নিয়ে গেল না কেন ?"



—"এর একমাত্র কারণ হ'তে পারে, হয়তো ঢাবিটা খুঁজতে তাদের দেরি হয়েছিল। আপনারা এঙ্গে পড়াতে তারা পালিয়ে যায়।"

### —"থুব সম্ভব তাই।"

এমন সময়ে হাতী সিং জমির উপর থেকে কি-একটা ছোট চক্চকে জিনিষ তুলে নিয়ে মাণিককে বললে, "বাবৃজী, আপনি উঠে বস্তেই এটা আপনার বুক থেকে মাটির ওপরে প'ড়ে গেল!"

সেই জিনিষটার দিকে তাকিয়েই সকলের দৃষ্টি যেন মন্ত্রমুদ্ধের মতন হয়ে গেল! সেটা আর কিছু নয়, সেই নক্সা-আঁকা সোনার চাক্তি!

কি অভূত রহস্ত ! চাক্তি ছিল আগে হতভাগ্য জয়ন্তের কাছে, তারপর তাকে হত্যা ক'রে শত্রুরা নিশ্চয়ই এই চাক্তিথানাকে হস্তগত ক'রেছিল, কিন্তু যে অমূল্যনিধির জন্তে এত খোজাখুঁজি, এত হানাহানি, এমন অরক্ষিত অবস্থায় সেই জিনিষ্টাই মাণিকের বুকের উপরে অ্যাচিত ভাবে এসে পড়ল কেমন ক'রে ?"

তাড়াতাড়ি চাক্তিখানা নিয়ে লগনের আলোতে ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে মাণিক হতবুদ্ধির মত বললে, "এ যে সেই চাক্তি, তাতে আর কোনই সন্দেহ নেই! কিন্তু—কিন্তু, নাঃ, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে!"

স্থন্দরবাব বললেন, "হুম, আমিও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাচ্ছি!"

খানিকক্ষণ সকলেই বিশ্বয়ে স্তব্ধ! তারপর অমলবাবু ধীরে ধীরে বললেন, "হয়তো মাণিককে যে আক্রমণ করেছিল, ধস্তাধস্তির সময়ে চাক্তিখানা তার অজাস্তেই প'ডে গিয়েছে!"

মাণিক বললে, "আপাতত তাই মনে করা ছাড়া উপায় নেই! কিন্তু এ বড় আশ্চর্য্য ?"

আচ্মিতে স্থন্দরবাবু কি দেখে বেজায় চম্কে উঠলেন। তাড়াতাড়ি একটা লগ্ঠন তুলে ধ'রে জমির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিপুল বিশায়ে ব'লে উঠলেন, "হুম্। এ আবার কি ?"

মাণিক অবাক হয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলে, তার পাশের জমির উপরে অনেক-খানি রক্ত প'ড়ে রয়েছে,—খালি রক্ত নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে একখানা বড় ছোরা বা ছোট তরবারির মত অন্ত এবং মাসুষের হাতের একটা সদ্য-কাটা আঙুল!

অমলবাবু এ-রকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে অভ্যক্ত ছিলেন না, তিনি শিউরে উঠে হংগভে মুখ ঢেকে ফেললেন !



স্থানরবার মাণিকের ছই হাতের উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, "মাণিক, তোমার হাতের একটা আঙুলও তো হারিয়ে যায় নি দেখছি! তবে এ বেওরারিস আঙুলের অর্থ কি ?"

মাণিক ভীক্ষদৃষ্টিতে থানিকক্ষণ ধ'রে আঙুলটা দেখে বললে, "আঙুলটা কি-রকম লম্বা আর মোটা দেখছেন তো ? এ আঙুল যারই হোক্, তাকে খুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ ব'লেই মনে হয়!"

অমলবাবু সচকিত কণ্ঠে বললেন, "শক্রদের দলে চ্যান্ আছে কিনা জানিনা, কিন্তু থুব ঢ্যাঙা আর বলিষ্ঠ লোক বললে চ্যান্কেই আমার মনে পড়ে!"

স্থানরবাবু বললেন, "ধ'রে নেওয়া যাক্. চ্যান্ সকলের চোখে ধূলো দিয়ে কোন বকমে এক জাহাজেই আমাদের সঙ্গে এসেছে! ধ'রে নেওয়া যাক্, চ্যান্ই গলা টিপে মাণিককে অকালে স্বর্গে পাঠাবার চেষ্টা করেছিল! কিন্তু চ্যানের আঙুল-বলি দিলে কে শ মাণিক, অজ্ঞান হবার আগে তুমি কি লড়াই ক'রেছিলে?"

মাণিক বললে, "লড়াই করব কি, কে আমাকে আক্রমণ করেছিল তাও দেখতে পাই নি! আর দেখছেন না, ছোরাখানাও রক্তমাখা! নিশ্চয়ই ঐ ছোরাতেই আঙুলটার উচ্ছেদ হয়েছে! ও-রকম ত্-ধারে ধার-দেওয়া ছোরা কখনো আমার কাছে ছিল না! ও ছোরা কার ? ওর মালিক ওখানা ফেলে রেখে গিয়েছে কেন ? আমাকে বাঁচাবার জন্মেই সে যদি আমার শক্রকে ছোরা নিয়ে আক্রমণ ক'রে থাকে, তবে সেও পালিয়ে গেল কেন ? তাকে তো আমরা বন্ধু ব'লে পরম সমাদর করতুম! আর সেই অজ্ঞানা মুল্লুকে বন্ধুই বা পাব কোখেকে, বন্ধু তো আকাশ থেকে খ'সে পড়ে না!"

অমলবাবু বললেন, "এক হ'তে পারে, পদ্মরাগবুদ্ধের লোভে ঐ সোনার চাক্তিখানার জন্মে
শক্রুরা নিজেদেরই মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ক'রেছিল !"

স্থানরবার ঘাড় নেড়ে বললেন, "ও সব বাজে কথা! শক্ররা নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করতে পারে, কিন্তু মাণিককে বাঁচাবার জন্মে তাদের কাক্ররই মাথাব্যথা হ'তে পারে না! হুম্, এ-সব হ'চ্ছে ডাহা ভুতুড়ে কাণ্ড! এ-জায়গাটা হচ্ছে হাজার বছরের পুরাণো একটা মরা জাতের গোরস্থানের মত! এখানকার আনাচে-কানাচে ভুতের আড্ডা আছে!"

মাণিক বিষয় কঠে বললে, "এ যদি তুতুড়ে কাগু হয় আমি তা'হলে বলব, জয়স্তের প্রেতাত্মাই আমাকে আজ বাঁচিয়েছে, আর নিজের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছে!"



স্বন্দরবাবু তথনি টপ্ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আর এখানে থাকা উচিত নয়। আমি অবশ্য জয়ন্তকে অত্যন্ত ভালোবাসি, কিন্তু তার প্রেতাত্মাকে ভালোবাস্বার ইচ্ছে আমার নেই। আমার বাবা-মা স্বর্গে গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রেতাত্মা এলেও আমি আর দেখা করব না। ওঠ মাণিক, উঠুন অমলবাবু!"

মাণিক গাত্রোখান ক'রে বললে, "হঁাা, এখানে আর দেরি ক'রে লাভ নেই। এই গভীর রহস্তের কিনারা না ক'রেই আমাদের তাড়াতাড়ি যাত্রা করতে হবে।"

স্থলরবাবু বললেন, "খালি ভুত নয়, এখানে চারিদিকে শক্ররাও লুকিয়ে আছে। তারা আমাদের সমস্ত গতিবিধিই লক্ষ্য করছে! তারা যে সাহস ক'রে আমাদের আক্রমণ করতে পারছে না, তার কারণ হচ্ছে আমরা সবাই সতর্ক আর আমাদের হাতে আছে চার-চারটে বন্দুক! ...আরে গেল, এই হাডী সিং! তোমার নাম গাধা সিং হওয়া উচিত! তোমার বন্দুকের মুখনল আমার ভূঁড়ির দিকে নামিয়ে রেখেছ কেন থি ফস্ ক'রে আওয়াজ হয়ে যায় ? অমন ক'রে বন্দুক ধরতে নেই, ওটা কাঁধে তোলো !"

আলোয়-ছায়ায়, মাঠে-জঙ্গলে, পথে-বিপথে আবার সবাই এগিয়ে চলল। পোয়ালো, উষার সিঁথায় দিবস-বধু সিঁদূর-লেখা লিখ্লে, মাঠ-বাটের উপর দিয়ে তপ্ত ত্বপুরে-হাওয়া তেষ্টায় হা-হা ক'রে গহনবনের ঠাগু৷ বুকের ভিতরে গিয়ে নিসাড়ে ঘুমিয়ে পডল, সন্ধ্যার মেঘ-মন্দিরে সূর্য্যচিতার রক্ত-শিখা অ'লে উঠল, রাত্রি আবার তার অন্ধ-কুঠরীর দরজা খুলে ছায়া-অনুচরদের পৃথিবী-ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলে! মাঝে মাঝে দেখা দেয় মাটির উপরে চির-চলস্ত বৃহৎ জলদর্পের মত নদী। তথন ওঠে নদী পার হবার সমস্থা। মাঝে মাঝে বিপুল অরণ্য বাহুবিস্তার ক'রে পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়ায়। তথন কুঠার নিয়ে বনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। মাঝে মাঝে গিবন-বানরের দল গাছের নীচের ভাল থেকে মগ্-ভালে লাফ মেরে কিচিরমিচির ভাষায় কি ব'লে ওঠে এবং কৌতূহলী চোখে নীচের দিকে তাকিয়ে এই নির্জ্জন বনরাজ্যে প্রথম মানুষদের দেখে, আর বোধকরি আশ্চর্য্য হয়ে ভাবে,—'এরা আবার কোন্দেশী বানর ? এদের ল্যাজ্ঞ নেই, গায়ে লোম নেই, এরা গায়ে জড়িয়ে থাকে কি কভকগুলো সাদা সাদা জিনিষ, ছ-পা দিয়ে হাঁটে, এরা আবার কোন্দেশী বানর ?' মাঝে মাঝে বাঁশবন ছলে-ছলে ওঠে, মড়্-মড় ক'রে শব্দ হয়, বোঝা যায় হাতীর দল ওখানে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করছে ! মাঝে মাঝে ধারাবাহিক ঝোপঝাপের উপর দিয়ে তীব্র একটা গতির রেখা সশব্দে চ'লে যায়—একটা চাপ। গর্জনও শোনা যায়, বনের মধ্যে অশাস্তিকর অনাহত অতিথি দেখে বাঘ বা অন্য হিংস্ৰ জন্ত দূরে স'রে গেল! মাথে মাঝে মানুষের ঘুণা



পায়ের শব্দে লম্বা ঘাসের ভিতরে গোখ্রো-সাপের ঘুম ভেঙে যায়, ফোঁশ্ ক'রে ফণা তোলে, তীক্ষ্ণ চক্ষে খলন্ত হিংসার ক্ষুলিঙ্গ ঠিক্রে পড়ে এবং পরমূহূর্ত্তেই বিহাতের মত অদৃশ্য হয়।...এবং সর্বক্ষণ সারা বনে জেগে থাকে যাদের দেখা যায়না, বোঝা যায়না, তাদের অশ্রান্ত অস্তিবের ধনি! কে যেন নিরালায় কাণাকাণি করছে; কে যেন আড়াল থেকে উকি মেরে দেখে ফিস্-ফিস্ ক'রে কথা বলছে; কে যেন শুক্নো পাতা মাড়িয়ে অতি-সন্তর্পণে পিছনে পিছনে আসছে আবার থেমে পড়ছে, আসছে আবার থেমে পড়ছে!

গভীর দূর-বিস্তৃত নানাশব্দময় প্রত্যেক অরণ্যই মানুষের পক্ষে ভয়াবহ! কোন অরণ্যই আধুনিক নগরবাসী মানুষকে সাদর সম্ভাষণ জানায় না। বনবাসী কোন জীবই মানুষকে বন্ধু ব'লে মনে করে না। কল্পনায় নির্জ্জনতাকে মিষ্টি লাগে, কিন্তু অরণ্যের এই সশব্দ নির্জ্জনতা মনকে দেয় দমিয়ে। পদে পদে বিপদের সম্ভাবনায় মানুষ চম্কে ওঠে! বোধ হয়, প্রত্যেক শব্দই আসছে লুকানো মৃত্যুর কণ্ঠ থেকে! সমস্ত অরণ্যকেই বিরাট একট। প্রেতাত্মা ব'লে সন্দেহ হয়! স্র্যালোক তাকে কতকটা বন্ধুর ছদ্মবেশ পরাতে চেষ্টা করে বটে, কিন্তু, রাত্রির ঘোর অন্ধকারে মানুষের মন সেখানে ভয়ে কুঁক্ড়ে পড়ে এবং অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে?— অরণ্যের মত ভয়ন্ধর তখন আর কিছুই নেই! কারণ কেবল কাণে তখন সন্দেহজনক শব্দ শোনা যায় না, চোখও তখন সভয়ে দেখে কাছে, দূরে, শত শত বিভীষিকার আনাগোনা! বিজ্ঞন অরণ্যে চন্দ্রালোকের চেয়ে অন্ধকার সহনীয়!

আর-একটা ত্রুম্বপ্লময় রাত্রির পরে এল স্লিগ্ধ শাস্তপ্রভাত।

অমলবাবু বললেন, "আমরা থুব তাড়াতাড়ি চলছি। আজ সন্ধারে আগেই হয়তে। ভাঙা মন্দিরের কাছে পৌছতে পারব।"

স্থন্দরবাবু বললেন, "কিন্তু শক্রদের আর কোন সাড়াশন্দ নেই।"

মাণিক বললে, "কিন্তু তারা যে আমাদের দক্ষে সক্ষেই আছে, এটা সর্ববদাই মৈনে রাখ-বেন। আমরা দশস্ত্র আর সাবধান ব'লেই তারা এখনো সামনে আহছে না ...কাল রাত্রেই আমি তাঁবুর বাইরে পায়ের শব্দ শুনেছি! কে যেন পায়চারি ক'রে বেড়াচ্ছিল। বাইরে বেরিয়ে তাকে ধরতে পারলুম না বটে, কিন্তু বেশ দেখলুম, একটা ছায়া ছুটে জঙ্গলের ভিতরে মিলিয়ে গেল!"

স্থলরবাবু বললেন, "কি আশ্চর্য্য, তুমি আমাদের ডাকলে না কেন ? এক বেটার আঙুল কাটা গেছে, এ বেটাকে ধরতে পারলে আমি এর নাকটা কচ্ ক'রে কেটে নিতুম !"



প্রাবণ, ১৩৪৫

মাণিক বললে, "তার নাক নিয়ে আপনি কি করতেন, স্থানরবাবু ? যদিও আপনার নাকটি খ্যাদা, তবু তার নাক টিকলো হ'লেও আপনার অভাব তো দূর হ'ত না !"

স্থলরবাবু ক্ষাপ্পা হয়ে বললেন, "এরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করিনা। আমার নাক খাঁাদা ? কে বললে ভোমাকে ? আমার নাক খাঁাদা নয়।"

সকলে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা মাইল-খানেক চওড়া মাঠের উপর এসে পড়ল। কেবল মাঠ নয়, মাঠের একপাশ দিয়ে ঝির্-ঝির ক'রে বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট নদী এবং তার তীরে তীরে চ'রে বেড়াচ্ছে একঝাঁক পাখী!

স্থলরবার খুসি-গলায় ব'লে উঠলেন, "বন-মুগী! এস মাণিক, দেখা যাক্ ভগবান আজু আমাদের বন-মুগীর মাংস খাওয়াতে পারেন কিনা!"

মাণিক মাথা নেড়ে বললে, "না স্থলরবাবু! জয়স্ত মুর্গীর মাংস খেতে ভালোবাস্ত! সে যখন নেই, আমার মুখে ও-মাংস আজ আর রুচ্ বে না!"

এদিকে মানুযের সাড়া পেয়ে মুর্গীগুলো তথনি উড়ে পালালো! স্থানরবারু হতাশ ভাবে সেই উড়স্ত, জ্যান্তে। খাবার-গুলোর দিকে তাকিয়ে ফেঁশ ক'রে একটা নিঃশ্বাস ফেল্লেন।

মাণিক বললে, "দেখুন স্থন্দরবাব্, আমার মাথায় একটা বৃদ্ধি এসেছে।"
—"হুম্। সুবৃদ্ধি, না কুবৃদ্ধি ?"

- —"আমাদের পক্ষে স্থবৃদ্ধি। ইচ্ছা করলে এখনি আমরা দেখতে পারি, শক্ররা আমাদের পিছু-পিছু আসছে কিনা? সঙ্গে সঙ্গে তাদের কিঞ্চিৎ শিক্ষাও দিতে পারি!"
  - —"কি ক'রে শুনি ?"
- —"এই মার্চটা দেখছেন তো ? এর মধ্যে গাছপালা কিছুই নেই। এপারে গণ্ডীর বন, ওপারেও গভীর বন। আমরা এখনি ওপারের বনে গিয়ে ঢুকব। তারপর আর না এগিয়ে ঝোঁপের আড়াল্লে বন্দুক বাগিয়ে খানিককণ চুপ ক'রে ব'সে থাকব।"

স্থানরবাবু বললেন, "খাসা মংলোব এঁটেছ ভায়া। শক্ররা যদি আমাদের পিছনে লেগে থাকে, ভাহ'লে ভাদেরও এই মাঠ পার হ'তে হবে। এখানে লুকোবার জায়গা নেই, ভারা এলেই আমরা দেখতে পাব! ভারপরেই আমাদের বন্দুকগুলো গুড়ুম্ গুড়ুম রবে গক্ষন ক'রে উঠবে,—কেমন, তাই নয় কি ?"

-- "ঠিক তাই। কিন্তু আমরা তাদের পা লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়ব। নইলে নরহত্যার দায়ে পড়তে হবে!"



পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়

শ্ৰাবণ ১৩৪৫

—"ও-সব শক্রকে হত্যা করলেও পাপ সেই। ওরা তো আমাদের খুন করতেই চায়, আমরাও আত্মরকা করব না কেন ? চল, এখন তোমার কথা-মতই কাজ করা যাক !"

সকলে ওপারের বন লক্ষ্য ক'রে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল। মাঠ শেষ হয়ে গেল।

মাণিক বললে "এখানে বেশীর ভাগই বাঁশবন। গোটাকয়েক বটগাছও আছে। এদিকে বেতবন, নীচে সব জায়গা জুড়ে রয়েছে আগাছার জঙ্গল। এর মধ্যে লুকিয়ে থাকলে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। আস্থন, গা-ঢাকা দেওয়া যাক্। একটু পরেই হয়তো চ্যান্ আর ইনের খবর পাওয়া যাবে!"

সকলে একে একে ঝোঁপের ভিতরে অদৃশ্য হ'ল।

সব্জে মাঠ ধূ-ধূ করছে। ওদিক্কার বন-রেখার উপর থেকে এই অভিনব নাট্য-লীলার দর্শক-রূপে স্থ্যদেব রাঙামুখে তাকিয়ে রইলেন, জাঁর সোনা-হাসি ওপাশের নদীর লহরে লহরে নেচে নেচে থেলতে লাগল। গানের পাখীরাও নীরব হয়ে ছিল না।

ক্রমশঃ



# তাসের স্যাজিক

### যাহকর-পি, সি, সরকার

অল্প কয়েক মাস পূর্বের নিখিল ভারত রেডিও (All-India Radio) র কলিকাতা শাখা কর্ত্বক অমুরুদ্ধ হইয়া আমি বেতারে কয়েকটী তাসের খেলা শিখাইয়াছিলাম। তাহার পর হইতে বহুবার রেডিও শ্রোতাগণ ও কর্ত্বপক্ষ কর্ত্বক অমুরুদ্ধ হইয়াও কোন সময় করিয়া উঠিতে পারি নাই। বহু কান্ডের তাড়াহুড়ার মধ্যে 'রংমশাল' পাঠকবর্গের জ্বন্যু এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী লিখিয়াছিলাম।

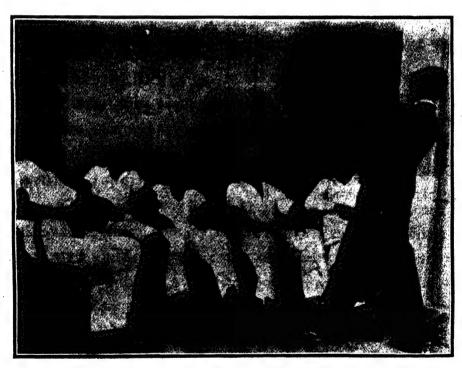

মিঃ সরকার একযোগে বছলোককে সম্মোহিত করিতেছেন

তাসের খেলা ছই প্রকারে সম্ভব হয়; প্রথমতঃ কোনরূপ হিসাব, অঙ্ক প্রভৃতির সাহায্যে, দ্বিতীয়তঃ তাস কাটিয়া তাহাতে নানারূপ কায়দা করিয়া সম্পাদন করা। ইংরাজীতে ইহাকে যথাক্রমে card tricks without apparatus ও card tricks with apparatus বলে। আমরা যাত্বসমধ্যে উভয় প্রকার কৌশলই অবলম্বন করিয়া থাকি।

প্রথমতঃ without apparatus শ্রেণীর একটা তাসের খেলা এখানে বর্ণনা করিব। খেলাটার নাম "spelling Bee." বিলাতে ছাত্রমহলে এই ধরণের খেলার বড়ই আদর কারণ ইহা দেখাইতে বিশেষ কোনরূপ অস্থবিধা নাই—এক অর্থাৎ ইংরাজীতে ONE হইতে বার twelve পর্যান্ত যে গুণিতে পারে এবং প্রত্যেকটি যথাষ্থ ইংরাজীতে বানান spelling



ইতালীর সর্বশ্রেষ্ট বাছকর 'ম্যান্নম্যালিনী'—ইনি তাসের ধেলার অত্যন্ত দক।

করিতে পারে সেই এই খেলাটী দেখাইতে পারিবে।
লগুন যাত্বর সন্মিলনীর ম্যাগাজিনে প্রায়ই এই
ধরণের খেলা সন্ধন্ধে এক একটী প্রবন্ধ থাকেই।
কার্টার দি গ্রেট ও হাওয়ার্ড হাসটন প্রণীত
তাসের খেলার পুস্তকাদিতেও এই জাতীয় খেলা
সন্ধন্ধে বহু পৃষ্ঠা বর্ণিত হইয়াছে। আমি নিজেও
প্রথম প্রথম এই খেলা খুবই দেখাইতাম।

SPELLING BEE.

এক প্যাকেট তাস হইতে সবগুলি অর্থাং তের খানি ক্ষহিতন বাছিয়া লউন। সেগুলিকে Q 4 A 8 J 2 7 5 10 K 3 6 9 এই ফম্মুলা অফুযায়ী সাঞ্চাইয়া ফেলুন। বলাবাছল্য Q অর্থ Queen, 4 অর্থাৎ four, A অর্থ Ace (টেকা)

8 = eight J = Jack (গোলাম), 2 = two, 7 = Seven, 5 = five, 10 = ten K = king (সাহেব), 3 = three, 6 = six • > = Nine. একলে আরও মনে রাখিতে হইবে Jack=eleven, Queen=twelve এবং king=thirteen আরু সে যাহাই হউক এই বার সকলের নীচে Q টাকে উপুড় করিয়া রাখুন, তাহার পিঠের উপর 4 টাতে উপুড় করিয়া রাখুন এইরূপে যথাক্রমে Q, 4, A, 8, J, 2, 7, 5, 10, K, 3, 6, 9, সবগুলি ভাস সাজাইয়া ফেলুন। এখন হাতে এক প্যাকেট ভাস হইল যাহার স্ক্নিয় ভাস্টী কৃহিভনের বিবি এবং সর্ব্বোপরি ভাস্টী হইল কৃহিভনের নয়।

এইবার দর্শকদিগকে বলুন যে আপনি নীচ হইতে ইংরাজীতে O-N-E, T-W-O ইত্যাদি spelling করিবেন এবং প্রত্যেকটা অকরের জন্ম একটা করিয়া তাস তুলিবেন ইহা খেই বানান করা শেষ হইবে তথনই সেই সংখ্যার তাসটী হাতে আসিবে। এই বলিয়া খেলা দেখান আরম্ভ করা যাইতে পারে। উপুড় করা ডেরটা তাসের প্যাকেটটা বাম হস্তে





শ্ৰাবৰ, ১৩৪৫

ধরিয়া spelling করুন O-N-E, = one সঙ্গে সঙ্গে 'O' বলিয়া নীচের তাসটী না দেখিয়া তুলুন ও সকলের উপরে রাখুন, N বলিয়া তখনকার সকলের নীচের তাসটী তুলুন ও সকলের উপরে রাখুন। 'O' গেল 'N' গেল এই 'E' বলিয়া সকলের নীচের তাসটী তুলুন এবং সঙ্গে দেখান O-N-E = one অর্থাৎ হাতের তাসটীও one. (টেকা)। ঐ তাসটীকে আর প্রন্বার প্যাকেটের মধ্যে না রাখিয়া মাটাতে বা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া এইবার two

গুণিবার জন্ম প্রস্তুত হউন। হা।, 'T' বলিয়া সর্ববিন্দের তাসটা উপরে তুলুন, 'W' বলিয়া তথন-কার সকলের নীচের তাসটি সকলের উপরে রাখুন, 'O' বলিয়া সকলের নীচের তাসটা বাহির করিয়। ফেলুন এবং সঙ্গে সঙ্গে বলুন T-W-O=two অর্থাৎ হাতেরটাও two (রুহিতনের তুই)। সকলকে তুই দেখাইয়া তাসটা পূর্ববৎ হয় মাটাতে অথবা টেবিলে ফেলিয়া দিন । এরপর তিন বাহির করিবার জন্ম প্রস্তুত হউন। spelling করুন T-H-R-E-E, = three. 'T' বলিয়া সকলের



চীনের যাতৃকর 'লংটাকসাম' ও মিস্টার ডার্ল ভারের খেলা সম্বর্গে আলোচনা কুরিকৈনের

নীচের ভাসটী উপরে রাখুন, 'H' বলিয়া ভখনকার সকলের নীচের ভাসটী সকলের উপরে রাখুন, 'B' বলিয়া সকলের নীচের ভাসটী উপরে রাখুন, 'E' বলিয়া সকলের নীচের ভাসটী সকলের উপরে রাখুন, এইবার 'E' বলিয়া তাসটী বাহির করুন এবং T-H-R-E-E = three বলিয়া রুহিতনের ভিন তাসটী সকলকে দেখান । এই তাসটীও পূর্ববং ফেলিয়া দিন । তারপর F-O-U-R = four spelling করিতে প্রস্তুত হউন । 'F' বলিয়া তুলুন উপরে রাখুন, 'O' বলিয়া তুলুন রাখুন, 'U' বলিয়া তুলুন রাখুন, 'R' বলিয়া সকলকে দেখান যে এটাই F-O-U-R = four অর্থাৎ রুহিতনের চার । এইভাবে F-I-V-E S-I-X, S-E-V-E-N, E-I-G-H-T, N-I-N-E, T-E-N, সবগুলি চলিবে । কেবল এইটুকু মনে রাখিতে হইবে যে প্রত্যেকটী সংখ্যা পর পর (serially) spelling করিয়া যাইতে হইবে । অর্থাৎ প্রথম one, তারপর two, তারপর three, তারপর four, five, six seven, eight, nine, ten, eleven, twelve এই ভাবে । আরও মনে রাখিতে হইবে যে একটী অক্ষর spelling করা হইলেই সেটাকে উপরে তুলিতে হইবে তবে word এর শেষ অক্ষরের বেলায় উপরে ভিপরে না রাখিয়া সকলকে তাসটী দেখাইতে হইবে । এই তাসটী দেখান

আমার ম্যাজিক পি. সি. সরকার

শ্রাবণ, ১৩৪৫

হইবার পর যেন প্যাকেটে আর না রাখা হয় অর্থাৎ বাকী তাসগুলির সঙ্গে না মিশে তবেই গণ্ডগোল বাধিবে ও খেলা নষ্ট হইবে। তাসটী দেখাইয়াই মাটীতে ফেলিয়া দেওয়া অথবা টেবিলে ফেলিয়া রাখাই যুক্তিযুক্ত। এইভাবে Ten, eleven ও twelve পর্যান্ত spelling

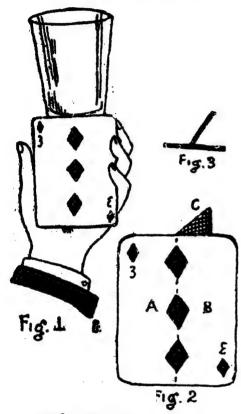

ব্যালাগিং কাড (Balancing card) কোন ফৰ্ম্মলা অমুযায়ী সাজান হইতেছে।

করা চলিবে। E-L-E-V-E-N spelling করিয়া গোলামটা দেখাইতে হইবে এবং T-W-E-L-V-E বলিয়া বিবিটী দেখাইতে হইবে। তের নম্বরের তাসটী আর spelling চলিবে না কারণ তখন একটা মাত্র তাস হাতে থাকিবে। লোকে বলিলে এটা unlucky thriteen বলিয়া ফেলিয়া দিতে হয-যদি তাহারা জিজ্ঞাসা করে unlucky কেন মশাই তথন বুঝাইয়া দিতে হইবে যে তাসের অক্যান্য সাহেবগুলির তুইটা করিয়া চক্ষু আকা আছে কিন্তু ঐ কৃষ্টিতনের সাহেবের আছে মাত্র একটা চক্ষ। দর্শকগণ ইহা দেখিয়া হাস্ত আমি ঐ ফম্মু লা করিতে থাকিবেন। অনুযায়ী তাসগুলি পূর্নবেথেকেই প্যাকেটে গুছাইয়া রাথিতাম এবং খেলা দেখাইবার সময় বাহির করিয়া লইতাম। নতুব। দর্শকদের সম্মুখে গুছাইলে সকলে বুঝিয়া ফেলে যে

#### 'ব্যালাঙ্গিং কার্ড'

(Balancing a glass on a card)

সাধারণ দর্শ কের নিকট একটা তাসের উপর একটা জল পূর্ণ বড় কাচের গ্লাস দাড় করাইয়া রাখা (Fig. 1) অসম্ভব বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু ইহার কৌশল অতিশয়





প্রাবণ, ১৩৪৫

ঐ 'ব্যালান্সিং কার্ডটী ( চিত্রে রুহিতনের তিন ) তুইটী বিভিন্ন তাস আঠা দারা জ্বোড়া লাগাইয়া বিশেষভাবে তৈয়ার করা হইয়াছে। উহার একটী প্রকৃত রুহিতনের তিন, অপরটী একটী অস্তু তাসের মধ্যস্থল ( Fig 2 এর বিন্দু বিন্দু চিহ্নিত অংশ ) ভাঁজ করা। এই ভাঁজ করা দ্বিতীয় তাসটীর অর্জেকাংশ আঠা দারা সম্মুখের রুহিতনের তিনের সঙ্গে সমান করিয়া মিলাইয়া লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অপর অর্জেকাংশ ( চিত্রে C অংশ ) বাজের ডালার স্থায় আলগা রহিয়াছে। চিত্রের বিন্দু বিন্দু চিহ্নিত রেখাটি কজার কাজ করিতেছে। পেছনের C অংশটি এমন ভাবে সম্মুখের ভাসের সঙ্গে ধরা যায়, যাহাতে দর্শকদের মনে হয় যে এটী একটা তাস মাত্র, আবার উহাকে হাতের আঙ্গুল দারা সকলের অগোচরে লম্বভাবেও দাঁড় করাইয়া দেওয়া যায়। লম্বভাবে এটী দাঁড়াইলে গ্রিপ্রের স্থায় আকৃতি ধারণ করে।

ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে এক প্যাকেট তাস হইতে ঐ পূর্ব্ব প্রস্তুত ভাসটী বাছিয়া লইয়া দর্শকদিগকে দেখাইতে হইবে যে ঐটী একটী মাত্র ভাস। বলা বাছল্য, দেখাইবার কালে C অংশটী 'রুহিতনের' তিন এর A অংশটীর সহিত মিলাইয়া ধরিতে হইবে; তারপর চালাকী করিয়া তর্জ্জনী অঙ্গুলির সাহায্যে ডালাটীর ভায় C অংশটী থুলিয়া দিলেই উপরে যে ইংরাজী অক্ষর T র ভায় একটী স্থান প্রস্তুত হইবে, উহার উপরে একটী জ্লপূর্ণ

কাঁচের গ্লাস অনায়াসে রাখা যাইতে পারিবে।
এখন তাসটিকে হাতে ধরিয়াও জলের গ্লাস রাখা
যাইতে পারে—আবার ঐটা একটা টেবিলের উপর
দাঁড় করাইয়া তাহার উপর জলের গ্লাসটা দাঁড়
করাইয়া রাখা চলে। এইটাই খুব আশ্চর্যাজনক
মনে হয়।

কিছুকাল জলের গ্লাসটি ঐভাবে দাঁড় করাইয়া রাখার পর গ্লাসটি তুলিয়া ফেলিয়া, তাসটির C অংশটী পূর্বের স্থায় বন্ধ করিয়া ধরিয়া এ পিঠ, ওপিট সকলকে দেখাইয়া বলা যাইতে পারে যে তাসটীর



মধ্যে কোনক্লপ কায়দা হয় নাই! ( অবশ্য ম্যাজিকের 'লজিক' অমুযায়ী )।

'ম্যাজিক' অর্থই চালাকী বা বৃদ্ধির খেলা, যে যত চালাকী করিতে পারিবে যে তত বড় যাত্বকর। বহুদিন করিতে করিতে চালাকী করিবার বৃদ্ধি আপনা আপনিই হয়।



# তাসের রং পরিবর্ত্তন

(Colour changing card)

তাসের খেলা ছাড়া আজকাল ম্যাজিকই হয় না। ছোট বড় সব ম্যাজিসিয়ানই তাসের অন্তঃ হুই চারটা খেলা দেখাবেনই। এইবার তাসের যে খেলাটা বর্ণনা করিতেছি এইটা অভিশয় স্থলর। ক্রিয়া প্রদর্শ ক ইচ্ছা করিলে একটা তাসের উপর হাত বুলাইবামাত্র অপর তাসে পরিণত করিতে পারেন। ইহারও কৌশল অভিশয় সহজ। চিত্রে [পূর্ব্ব পৃষ্ঠা দেখ] কিরূপে যাছকর চিরতনের বিবিকে হরতনের আটে পরিণত করিতে পারেন তাহাই দেখান হইয়াছে। আবার ঐ হরতনের আটকে হাত বুলাইবামাত্র চিরাতনের বিবি করা যাইবে। এই খেলাটার জন্ম যে তাসটা ব্যবহৃত হইবে—এটা বিশেষভাবে প্রস্তুত হওয়া চাই। প্রথমতঃ ছুইটি বিভিন্ন তাস লইতে হইবে, যেমন চিরতনের বিবি এবং হরতনের আট। এইবার তাস ছুইটির মধ্যস্থলে ভাজ করিয়া ফেলিতে হইবে এবং এটির অর্জেক ও এটির অর্জেক এইভাবে পিঠাপিঠে জ্যোড়া দিতে হইবে। এইবার বি হইল এবং এটির অর্জেক ও এটির হইল উহা উপর দিকে তুলিয়া দিলেই চিরতনের বিবি হইল এবং এটাকে পুনরায় নীচের দিকে নামাইয়া দিলেই হরতনের আট হইল।

দর্শ কগণের হাতে এই তাসটী না দিয়া দূর হইতে দেখাইতে হইবে। তাহা হইলে ভিতরের সামান্ত ভাঁজ দর্শ কদের নজরে পড়িবে না। সম্মুখে হাত বুলাইবার সময় কৌশলে প্রাপটীকে উঠা নামা করাণ যায় এবং প্রত্যেকবার উঠা ও নামার সক্ষে সঙ্গে তাসের রং ও পরিবর্ত্তিত হইবে। দেখাইবার সময় তাসটীকে একটু একটু নাড়া চাড়া করিয়া দেখাইলে ভাল হয়।

[ ক্রেমশঃ ]

এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে রংমণালের ঠিকানায় লেখকের সঙ্গে পত্র ব্যবস্থার করা চলিবে।

## পাঞ্জাবী উপক্ৰ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

## শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

প্রদিন রাজ। মন্ত্রীকে রাজকাজ সব বুঝিয়ে দিলেন আর বললেন যে তাকে কিছু- . দিনের জন্ম কোথাও যেতে হবে।

भातापिन विषक्ष মনে भव कार्ड्य युवावस्था कत्त्वन।

রাণীর আর রান্তিরে ঘুম হলনা, ভোর না হতেই বল্লেন "বল তোমার জাত কি ।" রাজা বল্লেন "এখানে নয় নদীর ধারে চল"। এই বলে রাজা রাণীকে নিয়ে নদীর ধারে গেলেন। সেখানে আবার রাজা অনেক করে বল্লেন যে "রাণি, দেখ এখনও সময় আছে, বলত এখনও ফিরে গিয়ে ত্জনে স্থথে থাকি; আমার জাত জেনে তোমার কপালে তুঃখ ছাড়া

আর কিছু নাই।" কিন্তু রাণী অটল। তখন রাজা নদীতে নামলেন, হ'াট জলে গিয়ে বল্লেন "রাণী এখনও সময় আছে বলত ফিরে আসি, তুমি জান ন। যে তমি কি ছঃখ বরণ করতে কোমর জলে গিয়ে আবার বল্লেন "এখনও বল ফিরে আসি কেঁদে কেঁদে। মরে গেলেও কিন্তু আসবনা"। রাণীর কিন্তু এক কথা, আমি তোমার জাত জানতে চাই। তারপর রাজা বুক জলে দাড়ি পর্যান্ত জলে গিয়ে জিজ্ঞাস। করলেন—"রাণী, এখনও সময় আছে বল ফিরে আসি"। রাণী মাথা নাড্লেন। তখন রাজা এক ড়ব দিয়ে একটু দূরে প্রে গিয়ে সাপের ফণা তুলে রাণীকে ডেকে বল্লেন "দেখ রাণী আমার জাত এই"

प्राप्त का किरत जातिक अध्या वहां किरत जातिक

বলে জলে ডুব দিয়ে তাহার মা ও সাপিনী রাণিদের কাছে চলে গেলেন।

এদিকে রাণী কাঁদতে লাগলেন কাপড় ছিঁড়ে চুল ছিঁড়ে বারবার রাজাকে ডাকতে লাগ্লেন। তথন তাঁর কান্না আর কে শোনে! রাজা তাঁর মহলে সেই নদীর নীচে চলে



গেছেন। রাজার মা রাজাকে দেখে বড খুসি হ'লেন বল্লেন যে "বাছা, এতদিন মামুষদের সঙ্গে থেকে তোর গায়েও মানুষের গন্ধ হয়ে গেছে, আমি চাকরাণী পাঠিয়ে ঝরণার জল আনাই তুই সেই জলে স্নান কর।" এই বলে তিনি চাকরাণীদের ডেকে বল্লেন যে—"ঝরণার জল একশ' কলসী নিয়ে এসো, ছেলে স্নান করবে।"

একশ ঝি নদী থেকে বেরিয়ে ঝরণার জল আনতে গেল। রাণী সেইখানে মাটিতে পড়ে কাঁদছিলেন। একটি সুন্দরী মেয়েকে এই ভাবে কাঁদতে দেখে একজন জিজেদ করলে যে কেন দে কাঁদচে। রাণী তার। কে জানতে চাওয়াতে একজন বল্ল যে, তারা সাপের রাজাব ঝি, রাজা মানুষ হয়ে অনেকদিন ছিলেন, এখন দেশে এসেছেন, তাঁর গায়ে মানুষের গদ্ধ তাই রাণীমা ঝরণায় জল আনতে বলেছেন স্নানের জল। শুনে রাণী তাদের বল্লেন তাঁকেও সেখানে নিয়ে যেতে। তাতে তারা কেউ রাজি হলো না। বেচারী অনেক খোসামোদ অনেক মিনতি করলেন নিজের সমস্ত গহনা দিতে চাইলেন কিন্তু কেউই তাহার কথা শুনল না। জল নিয়ে ফিরবার পথে রাণী আবার তাদের বলাতে একজনের দয়া হলো, সে বল্লে অনুমতি ছাড়া নিয়ে যেতে পারব না, তবে তুমি যদি কিছু বল তা রাজাকে বলব।" তথন রাণী আদুল থেকে বিয়ের আংটি খুলে দিলেন।

রাজা চৌকির উপর বসে, দাসীরা একে একে জলের কলসি তাঁর মাথায় উপুড় করছে জল ফেলবার সময় রাজার মাথায় না দিয়ে কোলে জল ফেলল আংটি কোলে পড়তেই রাজা চিনতে পেরে সেটা লুকিয়ে নিলেন ও একটু পরে নদীর উপরে এলে রাণী বল্লেন জাঁর দেশে নিয়ে যেতে নইলে তিনি না থেয়ে সেখানেই মরবেন রাজা মৃদ্ধিলে পড়লেন আর নিয়ে যাওয়াও বিপদজনক। কি করেন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে মায়ের কাছে গিয়ে তাঁকে বললেন, "মা! মানুষের দেশের খাবার খেয়ে এখন সাপের দেশের খাওয়া আমি খেতে পারব না, তুমি যদি অনুমতি দাও তবে সেখান থেকে লোক নিয়ে আসি, সে আমায় ওদের মত রেঁধে দেবে।" ছেলে সুখী হবে মার ত আপত্তি নেই, তক্কৃণি অনুমতি দিলেন আর রাজা ও রাণীকে এনে তাঁর মার মহলে রেখে দিলেন কারণ এক সেখানেই সাত সাপিনির কাছ থেকে বাঁচবার নিরাপদ জায়গা।

সাপিনিরাও তাকে দেখেই চিন্ল কিন্তু রাজাও তার মার ভয়ে কিছু বলতে সাহস করল না। এইভাবে কিছু দিন যায় এক দিন রাজা বাড়ি নেই, তাঁর মাও কোথায় গেছেন সাপিনিরা স্থবিধা পেয়ে রাণীকে এক ঝাঁঝরী দিয়ে বলল, যাও ত এতে জল নিয়ে এস না পারলে কামড়ে দেব, বেচারা ভয়ে ভয়ে ঝাঁঝরি নিয়ে বল্লে আর কাঁদতে লাগলেন রাজার কথা না



শুনে কি বোকাম করেছেন বুঝতে পারলেন। এমন সময়, রাজা এসে সব জিজ্ঞাসা করে বললেন যে দেখ এক কাজ কর, আজি কল দিয়ে ঝাঁঝরি ফুটে বন্ধ করে দেই তুমি জল নিয়ে পাশের ঘরে রেখ। রাণী ও সেই মত পাশের ঘরে রেখে সাপিনিদের বললেন "নাও, জল এনেছি।" ওরা এসে দেখে সতাই জল ঝাঁঝরি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

এই ভাবে স্থযোগ পেলেই সাপিনিরা রাণীকে অদুত হুকুম দিত আর রাজা তাকে সাহাযা করে বাঁচিয়ে দিতেন। সাপিনিরা পরামর্শ করল যে এভাবে আর কত দিন যাবে একে না মারলে আমাদের সুখ নেই।

একবার রাজাকে দূর দেশে যেতে হবে; মাকে বলে গেলেন রাণীকে যত্ন করতে কিন্তু ভিনি একা আর সাপিনি সাত, শিগিগরই ওরা সুযোগ পেল। রাণীকে একদিন একা পেয়ে বল্লে যে তাদের চিঠি রাজার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে বাপের বাড়ির পথ ঘাট বলে দিল আর চিঠি দিয়ে বল্লে যে", ভবন পিটারা" (ভূবন পাঁটিরা) নিয়ে এস। সে বেচারা 'না' বলতে পারে না। চিঠি নিয়ে বল্ল বহু দূরের পথ। কয়েকদিন হাঁটার পর হুপুরে এক কুয়ার পাড়ে শুয়ে আছে এমন সময় রাজা তাকে দেখতে পেলেন চিঠি পড়ে দেখেন তাতে লেখা—পত্র বাহক সতীন তাকে মেরে ফেলতে। রাজা সেই চিঠি ছিঁছে আর একথান লিখে দিলেন—যে পত্র বাহককে সুখ আদর যত্ন করতে ও ভবন পিটারী দিয়ে দিতে।

রাণি গিয়ে সাপেদের দেশে পৌছতেই সব বড় বড় সাপ ফনা তুলে এল ও বেচারা ভয়েতে তাড়াতাড়ি চিঠি বার করে ফেলে দিল।

চিঠি পড়ে তার আদর দেখে কে, আদর যত্ন করে তাকে রাখা হলো। সেও এতদিনপর একটু যত্ন পেয়ে বেঁচে গেল। কয়েকদিন পর সাপিনির মা তাকে "ভবন পিটারা" দিয়ে বল্লেন, "যাও মেয়েদের দিও।" রাণি ভবন পিটারা নিয়ে আসছেন কিছু দূর গিয়ে ভাবলেন দেখি ত ভিতরৈ কি আছে! পাঁটরার ঢাকনি খুলে দেখেন তার,ভিতর আর একটা পাঁটেরা এদিকে ঢাকনি খুলতেই সেই মাঠের মধ্যে মস্ত সহর হয়ে গেল। দিভীয় ঢাকনি খুলতেই লোক লস্কর দোকান পাট কেনা বেচা। তার ভিতর আর একটা ছোট ফাটা সেটা খুলতেই মস্ত মহল কী চাকর দরওয়ান আর "রাণী" হয়ে বসলেন। দিকিব সুখে রাজত্ব করছেন এদিকে রাজা ভাবছেন ব্যাপার কি, সে গেল কোথায় ?

কিছুদিন পর রাজা থুঁজতে বেরলেন। মাঠের মধ্যে দেখেন মস্ত সহর লোক জন, তিনি আশ্চর্য্য হলেন এখানে ত কোন সহর আগে কখনও দেখেন নাই অনুমানে ব্রলেন রাণি "ত্বন পিটারা" খুলেছেন। সহরে ঢুকে রাণির সঙ্গে দেখা করে বাড়ি যেতে অনুরোধ



পাঞ্জাবী উপক্ষা শ্রীনতী কুমুদিনী দত্ত

শ্ৰাবণ ১৩৪৫

করলেন, কিন্তু রাণি সাপিনিদের কাছে আর যেতে রাজি নন। রাজা তথন বোঝালেন "যদি সাপিনিরা লোক পাঠায় বা রাজার বাড়ি থেকে লোক আসে তথনই সব জানতে পারবে আর সাপের পাঁটেরা কেড়ে তোমাকে মেরে ফেলবে। বাড়ি চল,—উপায় করে তাদের মারব।"

রাণী কি করেন রাজার কথা মত স্বীকার করলেন। ছোট প্যাটরা বন্ধ করতেই মহল অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্বিতীয় বন্ধ করতেই লোকজন আর বড় প্যাটরা বন্ধ করতেই বাড়ি ঘর দোর কিছুই থাকল না। মাঠের মধ্যে রাজা ও রাণি প্যাটরা নিয়ে দাঁড়িয়ে! রাজা আগে চলে গেলেন। রাণী ছঃখিত মনে প্যাটরা মাথায় সাপিনিদের কাছে উপস্থিত। বেচারারা নিশ্চিম্থ হয়ে ছিল তাকে দেখে কি করে সে বেঁচে এল ব্যাতে পারলেনা।

রাজা একদিন তাঁর মাকে বললেন বড় "ভাল্লা থেতে ইচ্ছে করছে।" শুনে মা বললেন "আমর। ত কেউ সে জিনিষ করতে জানিনা বাবা"। রাজা বল্লেন "সেই মানবাঁ বি সে করতে জানে ? তাকে বল করতে"। রাণিমা তাকে ডেকে পাঠালেন কি কি জিনিষ চাই তা সব যোগাড় করে দিলেন। রাণি এক অন্ধকার ঘরে রাঁধকে গেলেন ও কয়েকটা 'দইজ্লা' তেজে তৈয়ার কবে রাজাকে ডেকে খাওয়ালেন। রাজা খেয়ে পাশে অন্ধকার কাঠের ঘরে লুকিয়ে রইলেন। তারপর রাজার মা এসে খেয়ে গেলেন। তখন বড় সাপিনী রাণিকে ডাকা হলো রাণি কড়ায় অনেক তেল দিয়ে বসে আছেন। বড় রাণি অন্ধকার কুঠুরির দিকে পিছন করে খেতে বসেছেন। পিছন থেকে রাজা তার লেজ ধরে গরম তেলের কড়ায় ফেলে দিলেন। সে তখনই মরে গেল। এরপ সাত সাপিনীকে মেরে ফেলে, রাজা তার মার কাছে আবার কিছুদিনের জন্ম বিদায় নিয়ে রাণির সঙ্গে ফিরে এসে খুথে রাজত্ব করতে লাগলেন।



<sup>🌸 &#</sup>x27;'ভালা— দই কড়াই ডালের, বড়া, ভেজে টক দইয়ে ভিঙিয়ে তৈরী হয়। পাঞ্জাবে "ভালা" একটি উপাদেয় খাজ।



উপক্সাদ শ্রীসভীকাস্থ গুহ লিখিত

ইনগোপেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী চিত্তিত

সাদাচুড়ো দালানের কবাট খুলে' গেল। ফুটফুটে একটি ছেলে বার হয়ে এলো, যেন আকাশে চাঁদ ফুটলো। তার চাঁদপানা মুখ দেখে' আমার মন মায়ায় ভরে' গেল।

মহর্ষি বললেন, "অমরলতার পাহাড়ীরাজ্যের কবি এ। স্থক এর নাম। আমি যখন ধাানে বসি, সন্ধানীরা যখন সমূদ্র পাড়ি দিয়ে চলেন, তখন আমাদের কিশোর কবিটি একলাটি বসে' অগণ্তি কবিতা লেখেন। লিখে' লিখে' অমরলতার নামে উৎসর্গ করে; দেন।"

মহর্ষি শুধোলেন, "সুকণ্ঠ, মনে পড়ে সেই যে অমরলতার পূজোর রাতে কবিতা লিখেছিলে—

> 'কোথায় আছে। অমরলতার দাসী ! সাগরপারে ফুল ফুটেচে রঙীণ রাশি রাশি।'

সুকঠের মুখ উদ্ধল হয়ে উঠল। কোন্ আলোকরাতের অপরূপ স্বপ্ন নেমে এলো তার চোখে। তার ছটি চোখ বুজে' এলো। সে বললে, 'মনে পড়ে, মনে পড়ে মহিন।' এই বলে' সে তার কেঁপে কেঁপে যাওয়া সুরেলা গলায় আওড়ালে,



'হায়রে হায় হায়, কোনু মায়াবী রঙীণ লতায় ফুল ফুটিয়ে' যায়! কোথায় আছো রাজার মেয়ে, অমরলতার দাসী ? আসবে কবে, গাঁথবে মালাগাছি পু হায়রে হায় হায়. নীলসায়রে তৃফান উঠে' পথ মিলিয়ে হায়। সাগর পারে টেউ জমেছে আকুল রাশি রাশি।

সেই পাহাড়ীরাজ্যের সোণালী সকাল, কিশোর কবির সেই চাঁদপানা মুখ, আর চাঁদপানা মুখের দোলনছন্দের সেই মধুর কবিতা আমার মনে হাহাকার করে' ফিরতে থাকল। নিজেকে ডেকে আপনমনে শুধোলেম, 'হায়রে হায়, কোথায় আছে৷ অমরলতার দাসী!'

কবিতা পড়া শেষ হল। সুকণ্ঠ তখন একবার আমার পানে, আর একবার মহর্ষির পানে তাকাল। মহর্ষি হেদে আমার হাত ধরে' এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'অমরলতার রাজকনে দাসী। রাজকনে পথের ধূলোয় ঘুমিয়ে ছিলেন। পক্ষীরাজ ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে তাকে আকাশ-শেষ দেশের তেপান্তর থেকে নিয়ে আসা হয়েচে।

স্থকণ্ঠ যেন জেগে উঠল। মধুর ভঙ্গিতে শরীর হেলিয়ে পায়ের হুটি আঙ্লের উপর ভর দিয়ে সে দাঁড়াল। সে যেন অমরলতার দাসীর খবরটা নিয়ে এথুনি আকাশের কোনো আশ্চর্য্য দেশে উডে যাবে। তাকে দেখে মনে হল সে যেন তথন হাওয়া হ'য়ে সকালের আলোয় মিশে' গিয়ে কোনো একদিকে চক্ষের পলকে ভেসে চলে' যাবে।

তারপর, তারপর সুক্ষ ছুটে চলে গেল। হাসিথুসি মুখে সবুজঘাসের উপর দিয়ে ছুটন্ত মেঘের পলাতক ছায়ার মত দে চলে গেল। খানিকবাদে হাঁপাতে হাঁপাতে সে ফিরে এলো। তার হাতে একটি চিত্রবিচিত্র লালফুল।

আমার হাতে ফুলটি দিতে গিয়ে সে জিগেস করলে, 'তোমার নামটি কি বলোতো ?' আমি বললাম, 'আমার নাম—আমার নাম নাজিরা।'

সে বললে, 'উঁছ, নাজিরা নয়, নাজিরা নয়। তোমাকে দিলেম রঙিন ফুল। তোমার নাম হোলো রঙিলা।





এই বলে' সুকণ্ঠ মহর্ষির পানে তাকাল। মহর্ষি হেসে বল্লেন, 'তাই হোক। আজ হতে নাজিরার নাম হোক রঙিলা।'

স্বপের রাজপুত্তুরের মত স্থলর স্থকণ্ঠ, আকাশের আলোর মত হাসিথুসি স্থকণ্ঠ, নিরালা রাতের ঘুমের মত মধ্র স্থকণ্ঠ—সেই কিশোর স্থকণ্ঠর সঙ্গে অমরলতার টেউথেলানো পাহাড়ী-রাজ্যে কেটে যায় দিন। পূব হতে পশ্চিমে নীলআকাশে আলো জেলে ছায়া টেলে ছুটে যায় চঞ্চল দিন, আমরা তথন গাছের ছায়ায় কবিতা লিখি, মালা গাঁথি। সন্ধায় অন্ধকার সমুজ হতে চুম্কি গাঁথা নীলাম্বরী পরে' উঠে আসেন নিশারাণী, একখানা চাঁদ তার কপালে টিপ হ'য়ে জলে, আমরা ছটি তখন সাদাচুড়ো দালানের একটি ঘরে প্রদীপ জেলে অমরলতার পুঁথি পড়ি।

এমনি ক'রে দিন যায়, রাত আসে, তারপর অস্ককার ফিকে হয়ে' আলোর ছোঁয়ায় রাত মুছে যায়। সময়-পুরুষ আধারে আলোয় পথ হাঁটেন, পথ আর ফুরোয়না। আর পাহাডীরাজ্যে ব'সে আমি খেলার সঙ্গীটির কাছ থেকে অমরলতার সব থবর পাই।

সেই যে এক ঋষি সমুদ্রপারে ধানে বসেছিলেন, শান্থল সাপ তাঁকে একদিন অমরলতার ফুল তুলে' এনে দিয়েছিল। মেঘবর্ণের কোঠা থেকে বেরিয়ে এসে ঋষি একদিন আবার সমুদ্র-পারে এসে ডাকলেন 'শান্থল।' অমরলতার ফুল নিয়ে শান্থল সাপ রেখে এলো কোন্ রহস্ত দ্বীপে!

সেই ঋষি একদিন দেহত্যাগ করলেন। তারপর কতদিন, কতরাত কাটলো, কত্যুগের কত আঁধার কত আলোয় আকাশ মান হল, হেসে দিলে। কত ঋষি এলেন, কত কঠোর তপস্থা শেষে তাঁরা স্বর্গে গেলেন। কিন্তু অমরলতার তপস্থায় কেউ বসলেন না। সে সাহস কারো হোলনা। পৃথিবীতে হাহাকার উঠলো, অমরলতা যাঁরা খুঁজে ফিরছিলেন সেই সন্ধানীদের মুখ কালো হল, হায়। তবে কি অমরলতা মান্তুষের হোলোনা! পাঁচশোবছর পরমায়ু, সে কি আকাশকুসুম হয়ে রইল।



তথন একদিন আশ্চর্যা ঘটনা ঘটল। সন্ধানীর। একরাত্রে সকলে মিলে এক আশ্চর্যা স্বপ্ন দেখলেন। তাঁরা স্বপ্নে দেখলেন মহাসমুদ্রের শেষ দিগন্ত হতে একখানা নৌকো বেয়ে একটি অন্তুত মানুষ আসচেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ ঋষি তিনি, মহর্ষি পিঞ্চল। অমরলতার তপস্ঠায় বসে মানুষকে লভার খোঁজ দেবেন তিনি।

পাঁচশো সন্ধানী সমুদ্রের পারে এসে দাড়ালেন। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত তাঁরা সমুদ্রপারে ঠায় অপেকায় রইলেন। তুপুররোদে তাঁদের শরীর ঝলসে গেল, তাঁদের ক্রাক্তেপ নেই। রাতে চোখে ঘুম নেই, পাঁচশো মশাল জেলে পাঁচশোজন সমুদ্রের শেষ চেউটির, পানে তাকিয়ে রইলেন। শেবে, একরাত্রে হাওয়া পড়ে এলো, সমুদ্র যেন ঘুমে চলে পড়লন একথানা চাঁদ শাস্ত সমুদ্রের উপর কী একটা কথা বলতেরাতের আকাশে ফুটে উঠলো। তথন একখানা হাতীর দাঁতের ছোটু নৌকো মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এসে পারে লাগলো, মহর্ষি পিক্লল এলেন।

পাঁচশো মশালের আলোয় পথ দেখে মহর্ষি পিঙ্গল এলেন পাহাড়ীরাজ্যে। সেথানে দেখতে দেখতে একটু একটু ক'রে গড়ে উঠলো অনংলতার অপরপে রাজা। মহর্ষি বদলে ধ্যানে, পাঁচশো সন্ধানী দলভারী হয়ে পাঁচলাখে হল পাঁচটি দল। একটি দল হলেন সেবক, তাঁরা বারোমাস থাকেন অমরলতার রাজো। বাকী চারলাখে হল ছটি দল। ছমাস ছমাস ক'রে একটিদল বেরিয়ে পড়েন পৃথিবীতে, পাহাছে অরণো সমুদ্রে খুঁজে ফেরেন অমবলতা। একদল যথন এমনি ক'রে হায়রাণ হ'য়ে পড়েন, অন্সদল তথন পাহাড়ীরাজ্যের ঠাণ্ডা বাতাসে একট জিরিয়ে নেন।

এদিকে তপস্থা চলে মহর্ষির। সমরলতাকে দেখতে পান তিনি, দেখতে পান রূপদীলতা, সোণালী ফুল। দেখতে পান সর্জদীপ যেখানে একলা আকাশের তলায় এক্লা ফুটে আছে লতা। কিন্তু নিশানা পাননা সর্জ দীপের! কোন্ সমজের শেষে কোন্ আকাশের তলায় সর্জ দীপ, ঠাহর হয়না ঋষির। একদিন ধ্যানে ঋষি দেখলেন, একটি বালিকা আর একটি পুরুষ। খোলা তলোয়ার হাতে দৈতোর মত বিরাট পুরুষ চলেছে, তার পিছু পিছু চলেছে বালিকা। তারপর, সেই বালিকা যেন ফুল তুললে। তথ্য সর্জ দ্বীপের আকাশ যেন শ্বীল হ'ল, সমুদ্র শাস্ত হল, আর দেশবিদেশ হতে পাল তুলে জাহাজ বেয়েযেন সন্ধানীরা এলো।

অমরলতার গল্প বলতে বলতে সুক্ষ হেসে বললে, 'এই বালিকা কে জ্ঞানো ? তুমি।
তুমিই মহার্ষকে ধ্যানে দেখা দিয়েছিলে। তাই মহর্ষি তোমাকে তাঁর কাছটিতে নিয়ে এসে-





প্রাবণ, 🔊 ২৪ ১

ছেন। কিন্তু খোলা তলোয়ার হাতে সব্জদ্বীপের পণ দেখিয়ে যে নিয়ে যাবে তোমায়, সেকে জানো ?'

স্কণ্ঠ থানিককণ চুপ থেকে বললে, 'অনেকে বলে, সে হয়তো বজুনাথ। দৈতোর মত বিশাল তিনি। তাঁকে দেখলে লোকে ভয় পায়। চমংকার চেহারা তাঁর, কিন্তু বড় কঠোর। যেন আগুন জ্বাচে। মহর্ষির প্রধান শিশ্য তিনি।'

আমার পানে একটুক্ষণ স্থিরচোথে তাকিয়ে থেকে সুকণ্ঠ বললে, 'কিন্তু মহর্ষি বলেন, ধানে দেখা বিরাট পুরুষকে তিনি চেনেন না। কিন্তু তা কি করে হয় ? বজনাথকে তো ঋষি চেনেন ! তবে কি এই পুরুষ বজ্জনাথ নয় ! ঋষির পুঁথি লেখে সুমন্ত্র। সে কি বলে জানো ? সে বলে এ বজ্জনাথ নয় । সন্ধানীদলের লোক এ নয় । অদ্ভুত মানুষ এ। একে এখনো জানবার উপায় নেই। যেদিন তলোয়ার হাতে এ এসে হাজির হবে, সেদিন মহর্ষিও অবাক হ'য়ে যাবেন।'



# जिना सनी

#### টেষ্ট **ম্যাচ**ঃ

এনার ইংলপ্তের মাটাতে অট্রেলিয়া নামজালা টামদের অতি সহজে হারিয়ে ক্রীড়া মহলে চাঞ্চলা এনেছিল। অনেকে ভেবেছিল ইংলও টেপ্ট ম্যাচে তৃদান্ত অট্রেলিয়ার বিক্লমে একদম দাঁড়াতে পারবেনা। কিছ বিপুল জনতার সামনে প্রথম টেপ্টম্যাচে নটিংহাম গ্রাউণ্ডে ইংলপ্তের তক্ষণ থেলোয়াড়দের আশ্র্যা ক্রীড়া-দক্ষতা সকলকে মোহিত কর'ল। ওরিলী, ওয়ার্ড, ম্যাকরমিক প্রভৃতি বিপ্যাত বোলাররা তেমন স্থবিধে করতে না পারায় থেলতে নেবেই ইংলও রাণের পর রাণ তুলতে থাকে। হটন ১০০, বার্ণেট ১২৬, পেন্টার ২১৬, নট আউট ও কম্পটন ১০২—একই ইনিংসে চারটি সেঞ্চ্বী টেপ্ট ম্যাচে ইংলপ্তের এক রেকর্ড। ৮ উইকেটে ইংলপ্ত ৬৫৮ রাণে ডিক্লেয়ার্ড করে। এর প্রত্যুত্তরে অষ্ট্রেলিয়া রাণ করে ৪১২। ব্রাডম্যান, ব্রাউন, ফিল্লটেন আউট হয়ে যেতে পত্নোত্মণ অষ্ট্রেলিয়াকে নিশ্চিত পরালয়ের হাত হতে ম্যাককেব বাঁচাল ২০৫ মিনিটে ২০২ রাণ করে। ইংলপ্তের বহু প্রতিহন্দী টীমকে এবার অষ্ট্রেলিয়া "ফলো অন্" করতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু অদ্রেইর পরিহাস—টেপ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়াকে বাধ্য হয়ে "ফলো অন" করতে হয়। কিন্তু ব্রাউন ও ব্রাভম্যান মনে গভীর সাহস নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলপ্তের আক্রমণকে বার্থ করল অতি সহজে। ব্রাউন ও ব্রাভম্যান ১৪৪ নট আউট—অষ্ট্রেলিয়ার ক্রীড়ানৈপুণ্যের ফলে ইংলপ্তের জন্মেব আশা ভেঙ্গে চ্বমার হল। ৬ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া ৪২৭ রাণ করে। থেলাটি চারদিন হওয়ায় সময়ের জভাবে ড্রহ্ম।

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হয় বিখ্যাত লর্ডস্ গ্রাউণ্ডে। এবারও ইংলগু টস্ জিতে ভাল মাঠে প্রথম থেলতে নাবল। ম্যাকরমিকের বলে ইংলগুরে নামজাদা প্রথম তিনটি ব্যাটস্ম্যান হাটন, বাণেট ও এডরিচ অতি অল্পরানে আউট হয়ে যায়। ইংলগুরে ক্যাপ্তেন হামও ও পেন্টার প্রতি বলটি দেখে খেলে অতি দক্ষতার সহিত রাণ করল ২৪০ ও ৯৯। তু'তুটো সেঞ্জী রাণ করে হামও শুধু সম্মান পাননি প্রায় পরাজ্যের হাত হতে ইংলগুকে বাঁচিয়ে টেষ্ট ম্যাচে অষ্ট্রেলিয়ার বিক্তমে সর্কোচ্চ রাণ করে ক্রিকেটে এক নৃতন রেকর্ড করেলেন।

ব্রা**উন ইংলগুকে অপদস্থ করে রাণ করে ২০৬। একমাত্র ব্রাউনের ক্রীড়াফলে অট্রেলিয়ার মোট** রাণ হয় ৪২২ । দ্বিতীয় ইনিংস বেশ প্রতিযোগিতামূলক হয়।

অতি অল্প রাণে ইংলণ্ডের থেলোয়াড়র। আউট হয়ে যেতে পেন্টার ৪০ও কম্পটন ৭৬রাণ করে ইংলণ্ডকে বাঁচাল। এবার ছামণ্ড রাণ করে মাত্র তুই। ৮ উইকেটে ২৪২ রাণে ইংলণ্ড ডিক্লেয়াড করতে ধারাপ



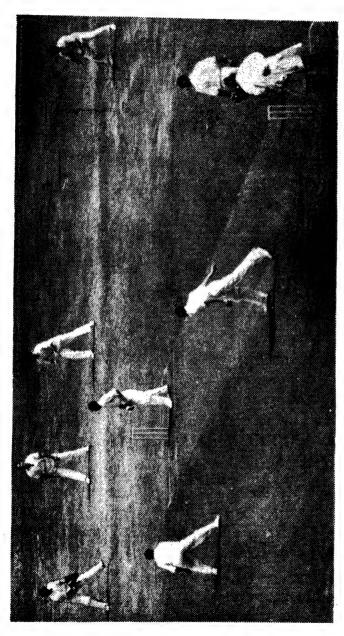

हानक बार्ह्यान्त्र। एडे माठ



মাঠে অষ্ট্রেলিয়, সময়ের অভাবে জয়ী হতে পারল না। এবারও ব্রাডম্যান ১০২ আরেকটি সেঞ্রী করে সকলকে বিস্মিত করে। এই নিয়ে ব্রাডম্যান ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ২৫টি টেষ্ট ম্যাচে ৪০ ইনিংস থেলে ১৪টি

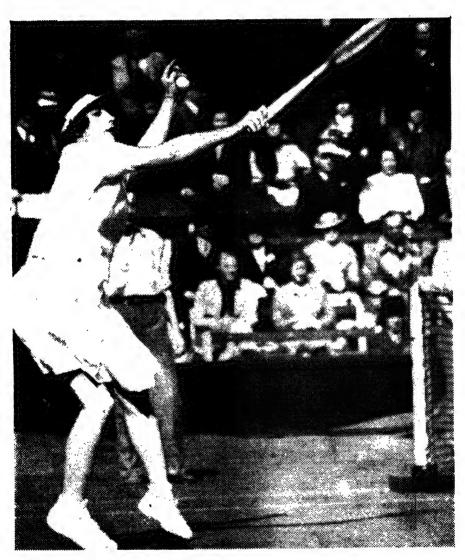

মিসেস মোদী সার্ভ করছেন

সেঞ্বী রাণ করল। তারপর বিখ্যাত হব্সের রেকর্ডকে ব্রাডম্যানই স্লান করে দেয়। ৪১ টেটে ৭১ ইনিংস খেলে হবস্ রাণ করেছিল ৩৬৩৬। ব্রাডম্যান অতি অল্ল টেট ম্যাচ খেলে হবসের চেয়ে উচ্চতর রাণ করে ক্রিকেটে আর একটি নৃতন রেকর্ড করল্। খেলায় অট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ২০৪ রাণে সময়ের



অভাবে এবারও ভূ হয় । তুই টেষ্ট ম্যাচে নামজাদা ব্যাটসম্যানরা নিজেদের ক্রীড়া, গৌরবের পরিচয় দিলেও ভূধু যাত্তকর বোলারের অভাবে কোন দলই জয়লাভ করতে পারল না।

## ওয়াল্ড´হেভিওয়েট মুষ্টি-যুক্ক;—

অনেকথানি সাহস নিয়ে ম্যাকৃম্বেলিং জার্মান মৃষ্টিঝান্ধা অপ্রতিহ্বলী জোলুইএর সঙ্গে নিউইয়কে ইয়ান্ধি স্তেডিয়ামে সাক্ষাৎ করেছিল। প্রায় আশি হাজার দর্শকের সামনে বর্ত্তমান সময়ের হুই শ্রেষ্ঠ মৃষ্টিবীর লড়তে নাবল। নিগ্রোবীর জো লুই ১৫ রাউও যুদ্ধে প্রথম রাউওেই সকলকে বিস্মিত করে দেয়। মাত্র ছই মিনিট ৪ সেকেও লড়াইয়ের পর হঠাৎ জোলুইএর প্রচিও ঘুসি থেয়ে জার্মাণ বীর স্বেলিং ধরাশায়ী হল। স্মেলিংএর আর লড়বার শক্তি ও সামর্থ্য না থাকায় জোলুই অতি সহজে আবার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মৃষ্টিযোদ্ধা হিসেবে সন্মান পেল। এই যুদ্ধে টিকিট বিক্রি হয়েছিল প্রায় ১৪০,০০০, পাউও। জোলুই চ্যান্সিয়ান হওয়ায় সেদিন সারা আমেরিকায় নিগ্রোরা আমেদ ও আনন্দে কাটিয়েছিল।

#### ওয়েম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসিপ :-

টেনিদে সর্ব্বল্রেষ্ঠ টুর্ণামেন্ট হলো বিলেতে ওয়েম্বল্ডন টেনিস টুর্ণামেন্ট। দেশ বিদেশের শ্রেষ্ঠ এমেচার টেনিস থেলোয়াড়র। প্রতি বছরই যোগদান করে থাকেন। এবং প্রতি বছরই জগতের চারটি শ্রেষ্ঠদল বিটেন. জামানি ও আমেরিকার ভিতর চ্যাম্পিয়ানসিপ নিয়ে প্রবল প্রতিযোগিতা হয়। আগেকার চ্যাম্পিয়ান খেলে।-যাড়রা যেমন ভাইনস, কোসে, টিলডেন প্রভৃতি প্রফেদনাল থেলোয়াড় হয়ে যেতে খেলার ষ্ট্যাণ্ডার্ড নিম্ন না হলেও তেমন উৎসাহ ও প্রতিযোগীমূলক হয়ন। আমেরিকার তরুণ থেলোয়াড়দের সঙ্গে অক্যান্ত দেশের নামজাদা প্রবীণ খেলোয়াডরা কোন মতেই পেরে উঠছেনা। গত বছরের চ্যাম্পিয়ান খেলোয়াড আমেরিকার ব্যাক এবার অতি সহজে ফাইকালে উঠে ব্রিটেনের প্রধান খেলোয়াড় অষ্টিনকে সাক্ষাৎ করে ৷ খেলায় অষ্টিন নিজের কৃতিত্ব দেখতে পারেনি। অষ্টিনকে একদম দাড়াতে না দিয়ে ব্যাস অতি সহজে ৬-১,৬-০,৬-৩ গেমে জয়লাভ করে। মিকস্ ডবলাস্ ফাইক্যালে ব্যাদ্ধ ও মিস মাবেল, হেছেল ও মিস ফেবিয়ানকে হারান। তারপর পুরুষ ডবলস ফাইন্সালে প্রবল প্রতিষোগিতায় ক্রীড়াদক্ষতার পরিচয় দিয়ে ব্যাব্দ ও মেকো ( আমেরিকা ) ৬-৪.৬-৬,৬-৩, ৮-৬ গোলে হেছেল ও মেটেস্কা ( আর্মাণ ) কে পরান্ধিত করেন। তিনটি বিভাগেই চ্যান্পিয়ান হয়ে ব্যাজ শুধু রেক্ড নয় জগতের একজন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে সম্মান পেলেন। মহিলা সিঞ্চলস ফাইন্তালে হুই বিখ্যাত আমেরিকা খেলোয়াড় সাকাৎ করেছিলেন। মিদেস মোদী অতি সহজে ७-৪,৬-० (श्राम भिन (कक्वनरक श्रावित्य नकलरक मुध करतन । अहे निरत भिरनन सानी ज्वात अध्यक्षण्य মহিলা চ্যাম্পিয়ান ইলেন। জগতে টেনিস খেলায় আজ পর্যান্ত কোন মহিলা খেলোয়াড় এত বড় সন্মান পাননি। এবারকার ওয়েম্বল্ডন টুর্ণামেন্টে স্বচেয়ে বিশেষত্ব হলো—ভারতীয় টীমের যোগদান করা। ভাল থেলেও তাঁরা উত্তম খেলোয়াড়দের কাছে হার স্বীকার করেন। স্বার সকল দেশকে অপদস্থ করে আমেরিকা সমস্ত ফাইক্সালে अधी रुष्य टिनिएन এक विकास कीर्खि ताथन।



#### ইন্টাম্ব ন্যাশন্যাল চ্যারিটি ম্যাচ :-

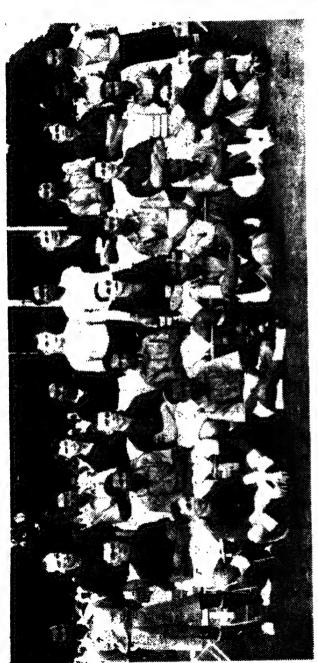

কলিকাতার লীগে ভারতীয় দল বনাম रेफेरवाशीयान मरलव हाविति बारहति বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নাই। কিন্ত এবার ইন্টার আশস্তাল ম্যাচ স্বদিক দিয়েই রেকর্ড করেছে। অতি অল সংখ্যক দর্শকের সামনে তই নিক্ট দল বাজে থেলে সকলকে নিকংসাহ করেছে। এই থেলায় টিকিট বিক্রি হয়েছিল মাত্র চার হাজার আটাস টাকা। আগে এই মাচে দেখবার জত্যে মাঠে ভীড কম হত না। কিন্তু লীগের মুখে ছই তিনটে চ্যারিটি ম্যাচের পর আবার চ্যারিটি ম্যাচে সেই প্রোন থেলোয়াড়দের খেলা দেগতে কারো উৎসাহ থাকে না। থেলায় ভিজে মাঠে হেগুরসন একটি গোল দেয়। বহু স্থােগ পেয়েও ভারতীয় দল সেই গোল শোধ করতে পারেনি। ১৯৩৬ সালে এই ম্যাচে ৬-৩ অল ডু হয় এবং ১৯৩৭ সালে ভারতীয় দল ২-০ গোলে জয়ী হয়েছিল। জীগ ঃ-

লীগের দ্বিতীয় হাফের সঙ্গে থেলার উৎসাহণ তীব্র প্রতিযোগীতাবেড়ে গেছে। মহমেডান, ইষ্টবেঙ্গল ও কাষ্টমস—এই তিন টীমের প্রবল প্রতিদ্বন্দীতা চলেছে লীগ চ্যাম্পীয়ানের জক্ষে। মহমেডান তিন পয়েন্টে সকলকে প্রেছিয়ে বাধা পেল মোহনবাগানের কাছে। মোহনবাগান ভাল থেলে গোল দিতে না পারায় থেলাটি তু হয়। মাননীয় বাঙ্গলার অস্থায়ী গভর্ণর এই থেলাটি দেখতে এসেছিল। থেলার

300



भावन, : 286

বেচারা এস, ঘোষ অনেক কণ্টে সার্জ্জেনেটব माङारश হতে কোন মতে প্রাণে বেঁচে বাড়ী পালায়। কিন্তু আশ্চর্যা দেই বেফারির আশ্চর্যাকর বেফারিংয়ের জত্যে স্থাপর থেলে ই. বি, আর ছটি 'আফসাইড' গোল থেয়ে পরাজিত হয়। হবার আশায় মহমেডান রহমৎকে আনিয়েছে বাঙ্গালোর হতে। অন্যদিকে জল বৃষ্টির মধ্যে এরিয়ান্সের কাছে এক পয়েন্ট ও মোহনবাগানের সঙ্গে ডু করায় আরেকটি মূল্যবান পয়েন্ট নষ্ট করায় ইষ্টবেঙ্গল চাম্পিয়ান হবার সব আশা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশকে আশ্চর্যা ভাবে খেলার নের মুখে এক গোলে হারিয়ে ইষ্টবেঞ্চল মাত্র ছুই পুরেন্টে পেছিয়ে আছে। অন্ত গেমগুলি পরাঙ্গিত না হলে শেষ খেলা মহমেডানের সঙ্গে চ্যারিটি ম্যাচে এ বছরের লীগ চ্যাম্পিয়ানের সব নির্ভর করছে। ইপ্তবেশ্বলের রক্ষণ ভাগের তুটি শ্রেষ্ঠ ব্যাক, হাফে বি. সেন ও নন্দী এবং ফরওয়াডে মুর্গেশ ও লক্ষ্মীনারায়ণের ক্রীড়া নৈপুণ্য উল্লেখযোগ্য। কাষ্ট্রমস লীগে এত উচ্চ স্থানে বহুদিন হয় উঠেনি। বৃষ্টি পড়লে হয় ত কাষ্ট্রমদের ভাগ্য ফিরে যাবে। করুণা ভটাচাগ্য ও সিম্যান কাষ্ট্রমদের দুই শ্রেষ্ঠ থেলোয়াড়ের ওপর টীমের লীগ চ্যাম্পিয়ান সব নির্ভর করছে। পুলিস লীগে আরও রেকর্ড করেছে জুইবার মহমেডনেকে অতি সহজে হারিয়ে। দ্বিতীয় হাফে ৫-১ গেটল হারিয়ে পুলিসের কুতিত্ব বেড়ে গেল। মোহনবাগান জ্বনিয়ার থেলোয়াড় নিয়ে লীগে মন্দ করেনি। স্তদক্ষ থেলোয়াডের অভাবে ভারতের প্রিমিয়ার টীমের ভূদ্ধনা শোচনীয় অস্বীকার করবার উপায় নেই। একমাত্র গোলকিপার ভটাচার্য্য, কে বানাৰ্জ্জি, যোগী দত্ত, বেণী প্রসাদ এবং ফরোয়ার্ডে এন ঘোষ ও এন, চৌধুরীর ক্রীডাদক্ষত। প্রসংশনীয়। ই, বি, আর ক্যামেরো-নিয়ান্সকে কম করে ১০-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বিত করেছে কিন্তু ক্যালকাটার কাছে ডু করে ই, বি, আর-এর ক্তিত বছল না। সামাদকে এবার মাঠ থেকে বিদায় নেওয়া উচিত। একগাত্র বাাকে কার্ভে চীমকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এরিয়ান্স লীগে মন্দ করেনি। কে, প্রসাদ, তালপাত্ত, এস দে'র প্রশংসনীয় খেলা উল্লেখযোগ্য। কালিঘাট ক্রমশঃ লীগে নিম্ন স্থানে পেঁছেচে। জন, জোসেফ প্রভৃতি সব থেলোয়াড় নিয়মিতভাবে পেলতে না পারায় প্রায় গেমেই তেমন স্থবিধা করতে পারেনি। এদের নন্দী উৎক্লষ্ট থেলে বাহবা পেয়েছে। ত্ই মিলিটারী টীমের স্বচেয়ে তুর্দশা। ক্যামেরোনিয়ান্স ও কে, ও, এস, বি লীগের প্রথম মুখে মন্দ পেলছিল না। কিন্তু হটাৎ ভাগ্য বিপর্যায় ঘটে, প্রায় গেমেই হার স্বীকার করে মিলিটারী দলের কীর্ত্তিকে মান করে দিয়েছে। বহুবার শীল্ড ও লীগ বিজয়ী ফুর্দান্ত প্রিমিয়ার ইউরোপীয়ান ক্লাব ক্যালকাটার আশ্চর্য্যকর অধঃপতন এবারকার লীগের বিশেষত্ব। ক্যালকাটা ও ডালহোসি নিক্ট থেলার পরিচয় দেওয়ার সঙ্গে লীগের ফুটবল ষ্টাণ্ডার্ড নিমুস্থানে এসে পৌছয়। ভাল ইউরোপিয়ান থেলোয়াড় কলিকাতায় না থাকায় ডালইেসি বি ডিভিসনে নেবে গেছে এবং ক্যালকাটাও সেই পথে চলেছে। লীগের সবচেয়ে নীচে ভবানীপুর অথচ এই



ভবানীপুর গতবছর লীগের রাণাদ আপ্ছিল। বাইরের খেলোয়াড় নিয়ে ভবানীপুরের নিরুষ্ট থেল। হয়ত ভবিয়াতে অন্ত টীমদের শিক্ষা দেবে। মহমেডান ও ইষ্টবেশ্বলের মধ্যে কে লীগ চ্যাম্পিয়ান হবে এবং ক্যালকাটা ও ভবানীপুরের মধ্যে কে বি ডিভিসনে নাববে বলা শক্ত। \*

|                           |     | নীগের ফলাফল |            |     |         | ( ৫ই জুলাই প্ৰয়ন্ত ) |     |          |
|---------------------------|-----|-------------|------------|-----|---------|-----------------------|-----|----------|
|                           |     | (খেলা       | <b>ज</b> य | \$  | প্রাজ্য | গোল                   | বিঃ | পয়েউ    |
| মহমেডান · · ·             | ••• | ٥.          | 25         | 8   | 8       | ৩৬                    | ১৯  | २৮       |
| ইষ্টবেশ্বল                | ••• | 35          | ь          | ь   | ৩       | २७                    | 20  | ₹ 8      |
| কাষ্ট্ৰমস                 | ••• | 75          | ь          | ь   | ૭       | २७                    | >8  | ≥ 8      |
| পুলিশ                     | ••• | 5 0         | ٥٠         | 9   | 9       | હર                    | ٤٥  | ٠,       |
| মোহনবাগান                 | ••• | 75          | æ          | ٥ د | 8       | ১৬                    | 20  | <b>२</b> |
| ই, বি, আর                 | ••• | 75          | હ          | 9   | ৬       | ₹.@                   | રર  | 22       |
| এরিয়ান্স                 | ••• | 75          | ٩          | a   | ٩       | ٥ ډ                   | २৮  | 52       |
| কালিঘাট                   | ••• | 55          | 8          | 50  | æ       | 36                    | ₹8  | 24       |
| ভবানীপুর                  | ••• | 75          | હ          | ٥   | > •     | <b>२२</b>             | ٥٩  | > «      |
| - ক্যালকাটা               | ••• | 55          | 8          | ٩   | ь       | ठ                     | ۵ ۹ | 2 @      |
| ক্যামেরনিয় <del>াত</del> | ··· | 25          | 8          | ৬   | >>      | ১৮                    | ৩২  | >8       |
| কে ও,এস, বি               | ••• | 75          | æ          | ٥   | >>      | 20                    | २৮  | . ১ ৩    |

<sup>\*</sup> এ লেখাটা আমরা ৫ই জুলাই পেরেছিলাম। মহামেডানস লাগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন কাষ্টমসকে Replayce ১— • গোলে হারিয়ে। কলিকাতা দল লীগ টেবিলে নীচে নেমে তাঁদের হয়ত পরের বছর ২য় ডিভিসনে খেলতে হবে। কিন্ত এই দলের আভিজ্ঞাতোর দরণ তাঁদের নীচে এবার নামাশ হবে কি না সে বিবয় আলোচনা সাপেক। সম্পাদক।



বংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাই বোন,

তোমাদের সব সময়ে আনন্দের কথাই বলতে ইচ্ছে করে, তোমাদের মুখে হাসি দেখতেই ভাল লাগে। ইচ্ছে করে কবির কথায় তোমাদের বলি—'ঈশ্বর আছেন স্বর্গে, পৃথিবীর থবর সব ভালো," কিন্তু তা সব সময়ে পারা যায় কই!

পৃথিবীর খবর সত্যি যে আর খুব ভালো নয়। মিথ্যে করে সুখবর বানিয়ে বলতে তাই আজকে বাধছে। মনে হচ্ছে সুখবর যদি না থাকে ত মিথ্যে খবরে তোমাদের ঠকানও উচিত নয়।

সেদিন বিলাতী একটি কাগজে ছোট্ট একটি বছর তিনেকের মেয়ের ছবি দেখলাম। মুখে তার বিষাক্ত গ্যাস থেকে বাঁচবার মুখোস পরান। সে মুখোসে তাকে কি কুৎসিত যে দেখাচ্ছে কি বলব। ফুলের মত যে স্থন্দর আর পবিত্র তার অমন ছুদ্দশা দেখলে যেন কানা পায়।

সে ছবির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হ'ল এ ত শিশুর মুখোস নয়, এ যে পিশাচের মুখ;—যে পিশাচ আজ দেশে দেশে মান্তুযের ওপর ভর করে তাকে সর্বনাশের রসাতলের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাছে। চীনে, স্পেনে যারা অসহায় নিরীহ, নিরপরাধ ছেলে মেয়েদের ওপর বোমা ফেলছে, তাদের এই পিশাচই পেয়ে বঙ্গেছে, মা বাপ ভাই বোনের হুঃখ তারা বোঝে না, শিশুর আর্তুনাদ তাদের কাণে যায় না, মান্তুষের যা কিছু ভালো কোমল স্থুন্দর মহৎ, সব তারা ভুলে গেছে।

চীনে ও স্পেনে আজ যে বীভংস ব্যাপার ঘটছে, কাল তা ঘটাবার আয়োজন সমস্ত পৃথিবীতেই চলছে। সভ্যতা নিয়ে যারা গর্বন করে সেই সব দেশেই মানুষের বীভংস রূপ সবচেয়ে স্পষ্ট,—মানুষের লাঞ্ছনারও সেখানে তুলনা নেই। আকাশে মাথা তুলে, সোজা হয়ে



দাঁড়ান যার গর্বন সেই মান্ত্র্য মান্ত্রের ভয়ে মাটির তলায় ইত্রের মত স্থুড়ঙ্গ কাটছে, মান্তু্বের কাছে মান্তু্বের আর মুখোসে না ঢেকে মুখ দেখাবার উপায় নেই।

আমাদের দেশে তোমাদের স্থুন্দর মুথ অমন কুৎসিত মুখোসে ঢাকবার এখনো অবশ্য দরকার পড়েনি। কিন্তু তাই বলেই কি এ বিষয়ে উদাসীন থাকা যায়! বোমা যেখানে পড়ছে, বাতাস যেখানে গ্যাসে বিষয়ে যাচ্ছে সেথান থেকে দূরে আছি বলে' আমাদের ভাববার কি কিছু নেই ? দেশ আলাদা হতে পারে কিন্তু চীনে ও স্পেনে আজ যে সব অবোধ অসহায় শিশুর হুঃথে হুদ্দশায় পাথর গলে যায় তার। তোমাদেরই সমবয়সী।

তোমাদের কাছে সেই জন্মই আজ এ অপ্রিয় কথাটা না তুলে পারলাম না। আজ যারা এই সব পৈশাচিক কাণ্ড করছে তারাও একদিন তোমাদের মত ছোট ছিল, তাদের মনও ছিল ফুলের মত স্থুন্দর। ছেলেবেলার মনের সে পবিত্র সৌরভ তারা হারিয়ে না ফেললে পিশাচ তাদের মধ্যে প্রবেশ করার ছিদ্র বোধ হয় পেত না।

তোমরাও একদিন বড় হবে। যতটুকুই হোক এ পৃথিবীকে গড়বার ভার তোমাদের গুপরও পড়বে। সেদিন যেন ভোমাদের কাছে নিজেদের ছেলেবেলা একেবারে ঝাপসা না হয়ে যায়। স্থান্দরকে ভালবাসবার, মহৎকে সম্মান করবার, সত্যকে স্বীকার করবার, অপরের ছঃখ বোঝবার যে শক্তি ছেলেবেলার তাজা মনের অমূল্য সম্পদ, বয়সের সঙ্গে তা একেবারে ক্য়ে করে না ফেল্লে পৃথিবীকে এমন কুংসিং করে তুলতে মানুষ পারত না। মানুষকে মৃষিকের মত স্থুড়ক্ষ কাটতে তাহলে হ'তনা, শিশুর মুখ ঢাকতে হ'ত না কুংসিত মুখোসে।

তোমাদের—

সম্পাদক মশাই





আজ এক শতাব্দী পূর্বের ঋষি বস্থিমচন্দ্র ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হ'য়েছিলেন। কোন ্াপুরুষের শতবার্ষিকী এক সভায় শ্রীমতী সরোজিনী নাইড় বকুতাকালে বলেছিলেন— He has made a century and is not yet out' এ কথাটি বঙ্কিমবাবুর ওপরও প্রযোজা। বাস্তবিক, সাহিতো উপক্যাসে, গল্পে, গানে বঙ্কিমচন্দ্র যা দিয়ে গিয়েছেন তা িরদিন অমর ও অতুলনীয় হয়ে থাকবে! তিনি শুধু দেশামুরাগী ছিলেন না, মানব চরিত্রে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। শুধু দেশগ্রীতির বাণী নিয়েই তাঁর 'বন্দেমাতরম' াানটি ফুটে ওঠেনি দেশমাতৃকার আন্তরিক পরিচয় তিনি গানটিতে দিয়েছেন। আর তাঁর ্যপক্তাসে, প্রবন্ধে তাঁর যাত্তহাতের স্পর্শে মান্তুযের চরিত্র অপূর্বন মহিমময় হয়ে ফুটে <sup>ট্</sup>ঠেছে। তিনি ছিলেন সতিকোরের সাহিত্যগুরু—বাংলার নব্যযুগের <mark>সাহিত্যধারা তার</mark> া স্থুন্দরতম প্রকাশ তা প্রথম তিনিই দেখিয়েছেন। তার লেখা "কপালকুণ্ডলা", "আনন্দমঠ". ্ষ্পিকান্তের উইল্' প্রভৃতি প্রত্যেকটি নিজের অপরূপ বিশেষতে চির্নিন ফটে থাকবে। তাঁর গান দাক্ষিণাতা থেকে হিমাচল পর্যান্ত গীত হতে থাকবে বহুকাল, বহুকাল ভারতবাসীকে তাঁর গান নৃতন উদ্দীপনা ও আনন্দে জাগিয়ে রাখবে। তোমরা বড় হয়ে তাঁর লেখাগুলি পড়ে মুগ্ধ হবে, বুঝতে পারবে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও চরিত্র বিশ্লেষণের কথা। ভেবো না শুধু তাঁর লেখাগুলিতে সমাজ ও ধর্মবিষয়ক বড় বড় গভার তত্ত্বকথা, মানব মনের অপুর্বর প্রকাশ, গভীর দেশপ্রীতির কথাই আছে-তা নয়, তাঁর লেখা অনাবিল হাস্তরস ও কৌতুকেও স্থব্যক্তর হয়েছে। তাঁর লেখাগুলি, তাঁর বাণী যতদিন ভারত বেঁচে থাকবে ততদিন সেগুলিও শিক্ষা আনন্দে ভারতবাদীর মন তাজা রাখবে। শ্রীমতী সরোজিনী নাইডুকে অনুসরণ করে। তাঁর কথা একটু বদলে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিক জন্মউৎসব উপলক্ষ্যে আমরা বলি :— Bankim Chandra would make many more centuries and shall never be out.



কোন গত সংখ্যায় হিমালয় অভিযানে টিলম্যান দলকে আমরা ভাদের যাত্রা জয়যুক্ত হোক বলে শুভকামনা জানিয়েছিলাম। একথাও আমরা বলেছিলাম নগাধিরাজ পৃথিবীর সর্ববশ্রেষ্ঠ পর্ববতশৃঙ্গকে জয় করার মত হঃসাহস ও য়্যাডভেঞ্চার নেই। এবারেও এক দৃঢ়সঙ্কল্প পাকা দলকে হার মানতে অবশ্য তাঁদের চেষ্টা ও সাহসের অভাব ছিল না, মামুষের অগম্য স্থানেও বিপদসন্ধূল জায়গাতেও তাঁরা পৌছতে পেরেছিলেন। কিন্তু হিমালয়ের কোলে ঝড় জলের চলাফের রহস্থময়! কে জানে সে সব বিজ্ঞানের বোধগমার বাইরে কি না! যাই হোক মামুষের দলকে হার মানলেও তাতে লজ্জার কিছু নেই। প্রকৃতি রহস্তময়ী, প্রকৃতির ভয়ঞ্চরের তুলনায় মানুষ কতটুকু! তাঁদের যে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা হয়েচে তা অমূল্য। আশা করি পুস্তক ও চিত্রযোগে তাঁদের এ অন্তত অসমসাহসিক অভিযানের কথা আমরা জানতে পারব ও আমরাও যুগপং আনন্দ বিশায় ও অভিজ্ঞতা লাভ করব! তবুও প্রকৃতি যতই তুর্দান্ত ও অপরাজয় হোক আমরা আশা করতে ছাড়ব না যে ভবিষ্যুতে কোন মানুষের দল নিশ্চয় একদিন হিমাচলশুক্তে আরোহণ করে দেখাতে পারবে প্রকৃতি তার আপন রহস্ত পরিশ্রমী ও অনুসন্ধানীদের কাছ থেকে বেশীদিন লুকিয়ে রাখতে পারেন না। নাঙ্গা পর্বতে যে জার্মাণ অভিযানটি এবার গিয়েছে তারা এখনও আশা ছাড়েনি। নাঙ্গা পর্ববতকে তারা জয় করবেই দৃঢ প্রতিজ্ঞ।

কলিকাতায় লীগ ফুটবল এবার বেশ উত্তেজনা ও অনিশ্চিতের মধ্যে শেষ হল। শেষ পর্যান্ত কে যে লীগ বিজয়ী হবে তার কোন ঠিক ঠিকানা ছিলনা। লীগের যবনিকার কয়েক দিন আগে পর্যান্ত ইপ্তবেঙ্গল, কাষ্টমস ও মহামেডান্স এ তিন দলের যে কোন দল চ্যাম্পিয়ন-শিপ জিতবে তা বলা শক্ত ছিল। চ্যারিটি ম্যাচে ইপ্তবেঙ্গল ২—০ গোলে মহামেডানস এর কাছে হেরে গিয়ে তার লীগ পাবার সব আশা ত্যাগ করল। তখন কাষ্টমস ও মহামেডান্স এ ছ-দল ঘোর প্রতিদ্বন্দী হয়ে উঠল। বিশেষ করে যখন শেষ ম্যাচে কাষ্টমস ১—০ গোলে মহামেডান্কে হারিয়ে দিলে তখন তো কলকাতা ফুটবল ব্যাপারে তুমুল কাণ্ড! অনেকে ভাবল কাষ্টমস তো বড় কম নয়—সে হকিতে তো চ্যাম্পিয়ন বটেই—এবার ফুটবলেও সে মাথা উচু করে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু Replayতে মহামেডানস কাষ্টমস্কে ১—০ গোলে হারিয়ে দিয়ে নিজেদের অপ্রতিদ্বন্দী চ্যাম্পিয়নশিপ সগৌরবে বজায় রাখল। এই নিয়ে তাদের



প্রাবণ, ১৩৪৫

পাঁচবার লীগ জয় হল। বোধ হয় পৃথিবীতে এতবার কেউ কোন লীগ জয় হতে পারেনি। পাঁচবছর আগে মহামেডানস্ প্রথম ডিভিসনে প্রমোশন পেয়ে উঠেছে—আর সে বছর থেকে তাঁরা পাঁচবারই লীগ জয় হয়েছে। এবড় কম কৃতিত্ব ও গৌরবের কথা নয়। বাংলায় তথা ভারতবর্ষের মহামেডানস যে একটা শ্রেষ্ঠ ফুটবল দল তাতে সন্দেহ নেই। আমরা তাদের গৌরবে সকলেই গৌরবান্বিত। কিন্তু আজ আর একটা কথাও বলতে হচ্চে এবং সকলেই সেটা দেখেছেন। এবার কলকাতার মাঠগুলিতে বাস্তবিক ভাল খেলা আমরা দেখতে পাইনি। কি জানি কি হয়েছিল এবারকার ফুটবল দলগুলির মধ্যে। কোথাও খারাপ রেফারিংএর দরুল খেলা খারাপ হয়েছে, কোথাও খেলোয়াড়রা মেজাজ খারাপ করার দরুল খেলা নষ্ট হয়েছে। আমরা আশা করি শীল্ড প্রতিযোগিতায় কয়েকটি ভাল খেলা আমরা নিশ্চয় দেখতে পাব।

রংমশালের কোন গত সংখ্যায় আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার উত্তর মেরু অভিযানের কথা তোমাদের বলেছিলাম। উত্তর মেরু বাস উপযোগী করবার সন্ধল্লে ও নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার মানসে রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকগণ এই অভিযানটীর পত্তন করেছিলেন। তাঁরা নানা মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করে নিজেদের দেশের ও বৈজ্ঞানিক জগতে অভ্তপূর্বর উপকার করেছেন। তাঁদের আবিষ্কারের ফলে উত্তর মেরু সমুদ্রের বরফের গতিবিধি তাঁরা স্থির করেছেন—তাঁরা দেখিয়েছেন, যে বায়ুমণ্ডল অতলান্তিক মহাসাগরের দিকে প্রবাহিত হয় সে বায়ুমণ্ডল বরফের গতিবিধি নির্দ্ধারণ করে। এতদ্বারা ভবিষ্যতে জাহাজের নাবিকগণ সোভিয়েট ইউনিয়নের উত্তরে আর্টিক সাগরে তাঁদের জাহাজ চালাতে সক্ষম হবেন! এছাড়া মেরুদেশের আকাশের বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে তাঁরা বলেছেন যে নিকট ভবিষ্যতে তাঁরা মেরু পার হয়ে উড়োজাহাজে নিয়মিত ভাবে আমেরিকা যাওয়া আসা করতে পারবেন!

রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকদের অভিযানের এই ফলাফল জগতকে স্তম্ভিত করেছে। উত্তর মেরু সমুদ্রে এবার জাহাজ চলবে, রাশিয়া থেকে উত্তর মেরুর আকাশে নিয়মিত যাত্রীদের নিয়ে এরোপ্লেন আমেরিকা চলাফেরা কর্বে!

কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম—নয় কি! ভবিয়তে তাঁদের ক্রমশঃ গবেষণার ফলে আমরা জানতে পারব অতীতকালে এই বিরাট উত্তর মেক কিছিল? অর্থাৎ পূর্বের উত্তর মেক কি



কোন বিশাল মরুভূমি না উর্বর। শ্রামল ক্ষেত্র ছিল ? না সমস্তটাই বিরাট সমুদ্র বা পার্ববিত্য প্রেদেশ ছিল ?

ি বেহার, বাংলা ও আসাম বক্সার জনা স্থৃবিখ্যাত। এই বন্যা যে কিরূপ ভয়াবহ ও ক্ষতিকর কলকাভায় বদে আমরা কল্পনা করতে পারব না। কলকাভায় একটু জল হলে হাঁটু জালেই আমরা বন্যার আভাস পাই এবং তাতেই সামরা ব্যতিব্যস্ত ও ভয়গ্রস্থ ইয়ে পড়ি। কিন্তু বেহারে, পূর্বব বঙ্গে ও আসামের বন্যা যে কী জিনিষ তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। গঙ্গা, মেঘনা, পদা ও ব্রহ্মপুত্র ইত্যাদি নদ নদী প্রতি বছর তাদের তীরবর্তী দেশ-সমুহে বিরাট ক্ষতি করে বড় বড় পুল, রাস্তা, রেলপথ ধ্বংস করেই তাদের ক্ষুনিবৃত্তি হয় না, শতসহস্র মানুষের জীবন নাশে তারা বিপর্য্য হয়ে ওঠে। বন্যার সময় তো এই কাণ্ড। তারপর বস্থার পর তুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি এদে যা কিছু বাকি থাকে তার পরিসমাপ্তি ঘটায়। **ডিব্রুগড় থেকে খবর এসেছে** ১৯৩১ সালের বক্যার পর সেখানে এত জল কখনও আর হয়নি। বাড়ী ঘর রাস্তা ঘাট সমস্ত বন্যার জলে নিমগ্ন ! শুধু ডিব্রুগড় নয়, আরো নানা দেশ থেকে এই খবর আসছে। এই বন্যা বেহার, বাঙ্গলা, আসাম এর পক্ষে যে কি ক্ষতিকর তা বলবার নয়। সকলেরই তা জানা আছে। কিন্তু কি করা হচ্ছে এ সম্পর্কে, কি করা যেতে পারে। আমেরিকা, ইউরোপ বা অন্য দেশ হলে হয়ত কিছু করা সম্ভব হত! আমাদের দেশে বন্যার **मग्राधीन (थरक म्मर्श्वलिक निजालेम कजाज जन्म क्याधी प्रामार्य १ दिख्यानिक, इक्षिनीयाज,** ডাক্তার, ধনীরা, মন্ত্রিগণ এবিষয় কি কিছুই সাহায্য করতে পারেন না ? বন্যার পর যথন মানুষ, ধন, শস্তা সব ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে যে টুকু বাকি থাকে তার জন্য সহরের রাস্তায় গান গেয়ে যে সামান্য অর্থ আমরা রোজগার করি তাতে কতত্বর হয় ?



পরিচালিকা—দিদিভাই

### আমার স্লেহের রংমশাল দল'এর ভাই বোনরা !

প্রকৃতির বৃক থেকে একটা পাতা খদে পড়ে গেল, ছরস্ত বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল নিরুদ্দেশের যাত্রা পথে। আঘাচ গেল, এলো শ্রাবণ মাস। শ্রাবণ প্রকৃতির হাসি কালায় ভয়া, আলো ঝলমল মিষ্টি রোদ আর বর্ষণ মূখর কালো মেঘের সমারোহ নিয়ে সে আসে। অবিশ্রাস্ত বর্ষণের পর যথন মিষ্টি রোদ এসে পৃথিবীর বৃকে ঝিলিমিলি খেলে যায় তখন মনে করিয়ে দেয় আগতদিনের আনন্দ উজ্জ্বল রৌদ্র ঝলসিত নীল আকাশের কথা—সাদা মেঘের ভেলা চলবে আকাশের বুকে। যে আসবে শ্রাবণ হলো তার অগ্রদৃত!

তোমাদের পত্রের প্রতিছত্রে এঁকেছো শ্রাবণের নিথুঁত রূপ, অভিমান আর আনন্দ—
মেঘ আর রৌদ্র নয় কি ? এবার এসো, মেঘ আর রৌদ্রের খেলা স্কুরু হোক্—

#### অঞ্জলি আচার্য্য (নাগপুর) গ্রাঃ ৮৩৩

তোমার পর পর তিনটী চিঠি পেয়েছি। তোমর। যারা ব্যাজের জন্য টাকা পাঠিয়েছ আমরা পেয়েছি
—তোমরা নিশ্চিন্ত থাক শীঘ্র তোমাদের ব্যাজ যাবে। ব্যাপারটা হয়েছে কি, যেরকম ব্যাজ করতে দেওয়া
হয়েছিল সে রকম না করে ওঁরা যা করে এনেছিলেন তা বেশী দিন স্থায়ী হবে না—ভাই সেগুলি কেরং গেছে
নূতন গুলি শীঘ্র এসে পড়বে এবং আমরা আশা করি এই মাসের মধ্যে তোমাদের দিতে পারবা। কল্পনার
কি থবর ? কার কার সঙ্গে আলাপ হলো ?

#### পরিমল চন্দ্র সরকার (Haroa) গ্রাঃ ১০৪০

তুমি ভাই রাগ করেছ—সত্যি তোমার অনেকগুলো চিঠি পেয়েছি কিন্তু উত্তর দিতে কেন পারিনি তাতো জানে। এবং বোঝ—তোমাদের দিদিভাই-এর অবস্থা বুঝে রাগ অভিমান না কমালে কি করি ৰলত



লক্ষী ভাই ? 'ব্যাদ্ধ' সম্বন্ধে পূর্বে বলেছি, নিশ্চিন্ত থাক। কার ঠিকানা চেয়েছিলে বলতো ? ভাল করে লিখে পাঠিও নিশ্চয় পাঠিয়ে দেবে।। রাগ করোনা আর, কেমন ভাই ?

অজয় কুমার ঘোষ (এলাহাবাদ) গ্রাঃ ৪৫৭

তোমার পরীক্ষার স্থথবর শুনে খুব খুদী হয়েছি—কিন্তু এর পরের ব্যাপারটার কি হবে ? ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাদা করো এবং তিনি আর চিঠি লেখেন না কেন—ভূলে গেলেন আনাদের ? জিজ্ঞাদা করো। যার ঠিকান। চেয়েছ শীঘ্র পাঠিয়ে দেবে। প্রীতি উৎসবে আদতে পারোনি বলে তঃপ করেছ—আগামী বারে এসো।

রেথা বস্থু (কিশোরগঞ্জ) গ্রাঃ ৪০৩

তোমায় খুব আদর করে ডেকে নিচ্ছি দিছ, শিপ্রা আর স্কন্ধাতার ঠিকানা পাবে, এত ভাইবোন তো পেয়েছ তুমি—নাইবা থাকলো আর ভাই—দেখছ বোন্টী কেউ আমায় পুরস্কার দেয় না।

সুজাতা রক্ষিত (নাইনিতাল) গ্রাঃ ৮৩০

কে বলেছে তোমায় আগর। ত্যাগ করেছি ? তোমার ভাই বোনের। সমস্বরে চেঁচাচ্ছে প্রজাতাদির খবরের জন্য—তাছাড়। সবাই T.B. সম্বন্ধে জানতে চাইছে। কল্পনা অঞ্চলি'র। স্থানিটোরিয়ানের কিন্তপ বন্দোবন্ত জানতে চায়—তুমি সব জানিও ভাই। অত তুঃগ করে কেন চিঠি লিখেছ বলতে। ? আমি কি তোমায় ভূলতে পারি। তোমার বই ভি, পি, তে গেছে পেয়েছ তো? ব্যাজণ্ড পাবে—যথারীতি বাবস্থা জ্ঞানি করবো বোন, কিছু ভেবোনা, তোমায় স্বাই খু-উ-ব ভালবাসে।

অঞ্চলি সেনগুপ্তা (ভোজেশ্বর)

গ্রাহিকা নম্বর নেই কেন? সেলাইএর প্যাটার্ণ শীঘ্র পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে 'ভাবীগৃহিণীর বৈঠকে'র পরিচালিকাকে বলবে।।

জগদীশ দাস (তেলেনী পাড়া) গ্রাঃ ১১১৭

তোমার পরীক্ষার থবর পেয়ে খুদী হলাম কিন্তু শেষেয় ব্যাপারটা ? তোমার লেখা মনোনীত হয়েছে যথাসময়ে যাবে। হাতের লেখা তোমার ভালই। লেখনীবন্ধ যাদের চেয়েছ —দেনো।

সুগত দাসগুপ্ত (বালিগঞ্জ) গ্রাঃ ৮৮৮

গতবার তোমার নাম পড়তে ভুল করেছি বলে লিখেছ—এবার সংশোধন করে নিলাম। তুটো নামই খুব ভাল। তোমার বন্ধু যাবে।

নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য গ্রাঃ ১০৩৪

ঠিকানা নেই, দেশের নাম নেই কি ব্যাপার ? আর শুধু শুধু নিমন্ত্রণ কেন ? ভয় লাগছে যে ভাই যা দিনকাল পড়েছে। তোমার লেখা পাঠিও, মনোনীত হলেই দেওয়া হবে।



ভাবেণ, ১৩৪৫

#### মাধুরী সেন (ঢাকা) গ্রাঃ ৮৯৭

তোমায় কি শ্রীমাধ্রী বলে ভাকবে। ভাই ? চমৎকার চিঠি তোমার বোধ হয় নামটীর জন্ম। তোমার জন্মদিন শেষ হলে তবে চিঠি পেয়েছি—তবুও আশীষ জানিয়েছি। তোমরা যার। প্রীতি সন্মিলনীতে আদতে পারনি বলে ছঃখ করেছ—তাতে আমরাও ছঃখিত হয়েছি—পরের বছর এদো ভাই। 'হাইড্রোপ্যাণী সম্বন্ধে' ভাবীগৃহিণীর বৈঠকে জানাতে বলেছি। ফটোর কথা পূর্বেই বলেছি।

#### শিবানী সরকার (কলিকাতা) গ্রাঃ ৪০৮

তোমার পরীক্ষার স্ত্রপংবাদে অভান্ত আনন্দ পেয়েছি—বিরক্ত হয়নি মোটে। নিশ্চয় নিমন্ত্রণ গ্ৰহণ করেছি।

#### মুকল সেন (বেহালা) গ্রাঃ ৯৬২

ত্নি এত বড় অপবাদ কেন আমায় দিয়েছ ১ অনেক ভাই বোন পেয়ে আমি অহন্ধারী হয়েছি ১ তাহলে মে দোষ তে। তোমাদের ভাই। সিলেটে কোন লেখনি বন্ধু চাওণু গল্প মনোনীত হলে নিশ্চয় যাবে। কাব সঙ্গে লেখনী বন্ধ করবে নাম জানিও।

#### সুজাতা গুপু (দানাপুর)

গ্রাহিক। নম্বর নেই কেন বোনটা ও তোম'র চিঠিটা কবিতায় খুব চমংকার হয়েছে—কিন্তু নিজের কথা কি করে ছাপাই বল १ কিন্তু পড়ে খুব ভাল লাগলো ভাই।

#### ছবি বিশ্বাস (কলিকাডা) গ্ৰাঃ ৫৫২

প্রীতি সম্বীলনীতে আমায় দেপতে পাওনি সেজন্ত তোমার ছঃখ হয়েছে ভাই—আমায় দেখলেই তে। বোঝা দায় 'দিদিভাই' বলে। তোমাদের স্থবিধার জন্ম দেদিন কপালে মস্ত বড় করে 'দিদিভাই' বলে লিপে রেপেছিলুন তব্ও দেপতে পেলেন।—এজন্ম আমারই হঃপ হওয়া উচিত। জৈার্চ মাসের রংমশাল পাওনি বলে দিয়েছি—এ সম্বন্ধে সোজা পরিচালক মহাশয়ের নামে চিঠি লিখলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। কার সঙ্গে ভাব করবে জানালে ঠিকানা দেব।

#### স্বজাতা ঘোষ (শান্তিনিকেতন গ্রাঃ ৮১৮)

তমি স্কুজাতা রক্ষিতের সঙ্গে আলাপ করতে চাও আমি ঠিকানা পাঠাব। একলা বোন ছিলে, কত বোন হলো—দেগছ তো বোনটা। তুমি তো বেশ চমৎকার আঁকতে পারে;—লশ্বী বোন কিনা।

#### কামাখ্যা চন্দ্ৰ বল (ডালটনগঞ্জ) গ্ৰাঃ ৮০৩

তোমরা অনেকে স্বজাতা রক্ষিতের কাছে T.B. সম্বন্ধে জানতে চাও তা আমি তাকে বলে দিরেছি। কে বলেছে তোমাদের আবদার রাখতে হাঁপিয়ে উঠেছি—? এত অল্পে হাঁপিয়ে পড়লে চলবে কেন? িবপ্রসাদ দেনকে বলে দিচ্ছি সে যেন লবণের বিষয় কিছু জানায় তোমাদের অহুরোধে।



অরুণ তপন ঘোষ (কলিকাতা গ্রাঃ ৭৬৭)

তুমি লিপেছ 'চিঠির বাঝা' একট। স্থাকামীর প্রতিবিশ্ব—কিন্তু তোমাদের অন্থ ভাই বোনদের মত অন্থ রকম। এ বিভাগ তাদের খুব প্রিয়। তোমাদের জ্ঞান বাতে হয় সে বিষয় লক্ষা রাথা হচ্ছে—শুধু জ্ঞান নয় আনন্দও চাইতো, তাই তোমাদের জ্ঞান নানারকমের বন্দোবক্ত করা হয়—চিঠির বাক্সতে যোগ করা না করা নিজের ইচ্ছা—জোর করে যোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই আর তার কোন অর্থ হয়না—যারা ভালবাসে তারা যোগ দেয়।

সুবোধ গুপ্ত (কলিকাতা) গ্ৰাঃ ২০০১

তোমার হিমালয়ের অভিযানের ব্যাপারটা স্বাইকে বলবো নাকি ভাই ? কিন্তু ওপরে উঠেই আমায় দেখতে পেতে তারই বা কি মানে আছে ? অন্য কথার উত্তর আগেই দিয়েছি ভাই।

বেলা দাসগুপ্তা (কলিকাতা) গ্ৰাঃ ৯৫২

বিবি ! তোমায় পেয়ে খুব ভাল লাগলে।। তুমি নেপাল সম্বন্ধে কি জানাবে লিগে। ভাই।

ত্বৰ্গাচরণ বস্থু (সালিখা) গ্রাঃ ১১১৬

তোমার হবি'টী বেশ—ভাই বোনদের বলবে৷ নাকি ৷ তোমাদের সকলকার জন্মই তে৷ এই স্থান তবে ওকথা কেন ভাই ৷

রবীক্ত নাথ মিত্র (দার্জ্জিলিং গ্রাঃ ১০৭৭)

রবি ! বড় হলেও তোমার চিঠিখানা সব পড়েছি। তোমার সেই সীতা দিশিভাইএর কথা সার্থক করে তুলো। হাঁ। সত্যিই আমি—'A voice without a form' স্বামী বিবেকানন্দের কথাটা চমৎকার পাটে। রংমশাল দল সম্বন্ধে তোমার মন্তামত আগ্রহে শুনবো।

দিলীপ বন্দোপাধাায় (বালিগঞ্জ)

গ্রাহক নম্বর নেই কেন ? বেশতো চটপর্ট করে 'রংমশাল দল'এ এসে পড়ো। রংমশালের সমস্ত নিয়ম তে। ঐতেই লেখা আছে—দেখো।

লতিকা সেন (কালীঘাট) গ্ৰাঃ ৪২৮

প্রীতি উৎসবে এসেছিলে জেনে স্থী হলাম। তোমরা যে সব অন্তযোগও অন্তরোধ করেছ তা আমরা যথাসাধ্য করবার চেষ্টা করবো। রংমশালকে তোমরা ভালবাস জানি ভাই। ধাঁধার উত্তর আলাদা কাগজে দিলে স্ববিধা হয়।

তরুণ শঙ্কর ভাতৃড়ী (হাওড়া)

তোমারও ঐ ভুল, গ্রাহক নম্বর নেই। যথাসময়ে তোমরা সংবাদ পাবে—প্রত্যেককে আলাদা ধবর দেওয়া সম্ভব হয়না ভাই আমাদের পক্ষে, তাই যথন সংবাদ দেওয়া হবে একত্রে রংমশালের পাতায়।



শান্তিকুণ্ডু (Katihar)

আর দেরী কেন ভাই ? তাড়াতাড়ি রংমশাল দলে এসে পড় এবং যাদের বন্ধু পেতে চেয়েছ বন্ধু করে নাও। আমার কি থবর তোমরা জানতে চাও বলতে। ? শান্তিনিকেতনের ছাত্রী তৃমি ছেনে স্থী হলাম।

স্থনীতলাল মুখার্জি (শিবপুর) গ্রাঃ ১০৯৮

তুমি বলেছ তোমার ডাক নাম 'বেজী' একথা যেন তোমার ভাইবোনকে না বলি — আচ্চা তোমার দে কথা আমি রাথবো—কেমন ? লেখনীবন্ধু সম্বন্ধে তোমাদের সকলকে একটা কথা বলি শোনো—তোমর। যারা লেখনীবন্ধু চাও তারা যদি জানাও কার সঙ্গে আলাপ করতে তোমাদের ইচ্ছা হয়—তাহলে আমার বড় স্থবিধা হয়, কারণ আমি আন্দাজে দিলুন —হয়তো মনোমত হলোনা তাছাড়া বয়সের তারতম্য হলো— এমনি কত কি। তাই সবচেয়ে স্থবিধা যদি তোমরা নিজেরা জানাও কার সঙ্গে ভাব করতে তোমাদের ইচ্ছা, তাহলে ভাল হয়।

গৌরাঙ্গ চৌধুরী, অমলেন্দু সেন, রাজিয়া বোন! তোমরা এবং আরও অনেকে জানিয়েছ তোমাদের ভালভাবে পরীক্ষোত্তীর্ণ সংবাদ। আনি খুব স্থবী হয়েছি এবং তোমাদেন আন্থরিক আশীর্কাদ জানাচ্ছি জীবনের সব পরীক্ষায় যেন তোমরা সফল হও। তোমরা অনেকে গল্প ও নানাবিধ রচনা পাঠিয়েছ প্রত্যেককে পৃথক ভাবে জানান সম্ভব নয়—তাই বলছি সোমাদের রচনা মনোনীত হলে যথাসময়ে রংমশালের পাতায় সেগুলি দেখতে পাবে।

তুষারকান্তি দত্ত, শ্রামল ভট্টাচার্য্য, অরুণ বন্দোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র কুমার নাথ (সিমলা হিল্স) মোহিত ভদ্র, মণিমালা মজুমদার, নিখিলেন্দ্র দাস, তরুণ ঘোষ, স্থরথ বস্থু, পিণ্টুরাণী বস্থু, অজয় কুমার মিত্র, রফির (পুরোনাম লিখবে) মুকুল সেন, অজিত কুমার দাস (টুকু) বিষ্ণু (পাটনা) দিলীপ কুমার সাল্যাল, বেলারাণী ব্যানার্জি, প্রবোধরঞ্জন দে, রবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী, কুমারী শিপ্রা সরকার (কাজল) মনীন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার রায়—

তোমাদের সকলের চিঠি আমি পেয়েছি—উত্তর দেবার মত বিশেষ কিছু লেখনি তো ভাই তাই জানাচ্ছি তোমাদের চিঠি পেয়েছি আমি—আর তোমরা যারা যে যে অফুরোধ জানিয়েছ তা যাতে সম্পন্ন হয় তার চেষ্টা করবো। তোমরা যারা আজ নতুন এলে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আর জানাচ্ছি আমার আস্করিক আশীর্কাদ, স্লেহ ও ভালবাসা তোমাদের সকলকে।

তোমাদের—





## আলোর কণা

(গল্প)

#### সুহামা দক্ত (গ্ৰা: নং ১৪৩)

গ্রামের শেষ প্রান্তে একখানি ক্ষুত্র জীর্ণ কুটীরে এক ছংখীনি অনাথা থাকেন। তাঁর একটীমাত্র আটবছরের ছোট ছেলে মাণিককে নিয়ে। ছংখিনী মায়ের বাস্তবিকই সাতরাজার ধন মাণিক ছিল সে।

শুধু মাও ছেলে, সংসারে আর কেউ ছিলনা তাদের। মা পরিশ্রম করেন সারাদিন। গ্রামের গৃহস্থদের বাড়ীতে ধান ভেনে, চাল ঝেড়ে, বড়ির ডাল বেটে এই সবরকম কাজগুলি সেরে, মাণিকের জন্ম মুড়ি, মুড়কি বা বাতাস। কিনে নিয়ে তিনি যখন কুটীরের পথে ফেরেন তখন প। যেন আর্ চলেনা। সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসে তখন, সূর্য্য ডুবে যায় পরপারে। দূরে দূরে সন্ধ্যা প্রদীপ জলে ওঠে, শঙ্খনি কীনভাবে কানে আসে। কুটীরে প্রদীপ জেলে মা ছেলেকে বুকে টেনে নেন। তাতেই তার সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায়।

যেদিন ছেলেকে পেটভরে থেতে দিতে পারেন না সেদিন তাঁর ছচোক ভরে জল এসে পড়ে। ছেলে মার মুখ পানে তাকিয়ে বলেঃ "ইা মা, তুমি কাঁদছ?"

"না বাবা কাঁদিনি, একটা কথা মনে হয়ে গেল তাই—"



মাণিক জানে তার মায়ের ব্যথা কোনখানে। তবু মাকে অক্সমনস্ক করবার জন্মেই বলে,—

"হঁটা মাণিক !"

"কিন্তু আমি তো দেখতে পাইনা, শুধু মেঘ আর ভারা—"

"পৃথিবীর লোকে স্বর্গ যে দেখতে পায়না ধন!"

এইরকম প্রশোন্তরের মধ্যে মাণিক মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে কখন। সুখে ছঃখে তাদের দিন কাটে। কিন্তু হঠাৎ মা একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সংসারের একমাত্র আশ্রয় স্থল মা, তার অসুখে মাণিক ছচোখে অন্ধকার দেখে। সে গ্রামের ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে মিনতি করে মার ঔবধ এনে দেয়, তাতে ছারটা কমে যায় কিন্তু ছাড়েনা। গ্রামের লোকেরা দয়া করে রুগা মাতার পথ্য ও বালকের কুধার অন্ধ জোগায়, কিন্তু মাণিকের স্বস্তি নেই মা যে দিন দিন বিছানায় মিশে যাচ্ছেন।—

একদিন মাণিক মায়ের মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলে, "তুমি কেমন করে সারবে মা ?

মা আদর করে বল্লেন,—"একবারটা উঠে গিয়ে রোদে বসতে পারতুম যদি—কিন্তু সেক্ষমতা তো নেই আর!"

"আমি যদি ভোমাকে বাইরে নিয়ে যাই, যদি—"

"পাগল! এডটুকুন ছেলে তুই"—

বেচারা মাণিক কেবল ভাবে, কেমন করে মাকে সুর্য্যের আলো দেবে। কিন্তু কোন উপায় দেখতে পায়না সে।

ঘরের কোনে কুলুঙ্গীতে একটা বোতল পড়েছিল খুলো মেখে, মনে মনে কি ফন্দি এঁটে মাণিক বোতলটা পরিষ্কার করে। ঠিক তুপুর বেলা, মা তখন ঘুমিয়েছেন, মাণিক বোতলটা নিয়ে চুপিচুপি কুটির থেকে বেরিয়ে যায় পুব্দিকের খোলা মাঠে। সূর্য্য মাথার ওপর, প্রথর রোদ। মাণিক বোতলটা উঁচু করে ধরতেই স্বচ্ছ কাঁচের ভিতর উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণ ঝকঝকিয়ে ওঠে।



"এইত রোদ ধরেচি !" মাণিক খুসী হয়ে, তৎক্ষণাৎ বোতশটার ছিপি এঁটে এক ছুটে নিয়ে আসে মার কাছে, মা জিজ্ঞাসা করেন, "কিরে মাণিক, কোথায় গেছ্লি ?"

"ওমা ওই দেখ তোমার জন্ম আলো এনেছি, এইবার তুমি ভাল হয়ে উঠবে। এই দেখনা এই বোতলের ভিতর—"

মাণিক কাপড়ে লুকোন বোতলটা নার মুখের সামনে তুলে ছিপি খুলে দেয়—কিন্তু একি ? আলো কই ? মাণিক কাঁদে। কাঁদো হয়ে বলে,—

"ওমা এত করে আলো ধরলুম, সব বেরিয়ে গেল। কেমন করে তুমি সারবে ?" মা ছেলের অশ্রুসিক্ত মুথখানিতে চুমো থেয়ে হাসতে হাসতে বলেন,—

"না ধন, সব আলো যায়নি, এই যে একটুখানি আলোর কণা তোর মুখে লেগে আছে এতেই আমি সেরে উঠব।"

ভগবানের মায়া—সেদিন থেকে মার অস্থুখ বাস্তবিকই সারতে আরম্ভ হল ।

## 66ৰহাষ্ট্ৰ

বাদল দিনে,—ছাতের টিনে—বৃষ্টি মাদল বাজছে।
চৌদিকে তাই,—দেখছি যে ভাই—স্টি নৃতন সাজছে।
আকাশ ভরি—মেঘের তরী-পরীর দেশে ঐ যে যায়
এমন ক্ষণে,—ঘরের কোণে মন মাতেনা হায় রে হায়,
ডোবার বনে, একটা কোণে ডাহুক চেঁচায় প্রাণ খুলি
ঘরের পাশে শঙ্কা ত্রাসে ভিঝছে বসে বৃল বুলি
খালের জলে, ব্যাঙের দলে, গান সে উঠে চুল বুলি
নলের জলে দাওয়ার তলে বইছে নালা কুল কুলি।

**ত্রীঅজিত কুমার ভট্টাচার্য্য** গ্রা: নং ৪১২



## বার

দ্যতিময় সূর্য্যের বিভ্রম আলোকে, শোভাময়ী মনোহর৷ অপরূপ পুলকে; নর্ত্তনে চঞ্চলা, উচ্ছলা ছন্দা প্রভাতের ক্ষণাবধি সুখদায়ী সন্ধ্যা। তুষার শুভ্র সম চন্দ্রের জ্যোছনায়, স্থন্দর, মোহময়, শিহরিত তব কায়, তরুশাথে ফুলদল উন্মনা, হর্যে,— সদাগতি সমীরের সোহাগের পর্শে। আকাশের তারাদের ক্ষীণ জ্যোতি আলোকে. মৃত্যের তালে তালে এলে নেমে ভূলোকে। শুভ্র ও জলকণা ঝরণা গো মেতুরা, দিবসেতে দীপ্তা গো রাতে তুমি মধুরা। চির গতি শীলা তুমি চঞ্চলা ঝরণা, মুখরিত গীতি গানে তুমি চির মগনা। কল কল ছন্দে ও প্রাণ ভরা হাস্তে,— ব্যথা শোক পরাজিত, তব মধুলাস্তে। সঞ্চয়ি উচ্চাশা আপনার মর্শ্মে, চির পরিতপ্তা গো আপনার কর্মে। বিকাশ সহায় তব স্থন্দর এ ভূবন রবি, শশী, তারা, আলো, অরণ্য এ গহন। চির গৌরব ময়ী স্লিগ্ধ গো ঝরণা. তব সম অন্তর আমাদের করণা। তেজ ভরা, নন্দিত, কর্ম্মেতে তূর্ণ,— ক্লিগ্ধ, তৃপ্ত, নব, উচ্চাশা পূর্ণ।

প্রীম্মীপ্রন সেনগুপ্ত গ্রা: নং ১৭১

## বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতার উত্তর "ব" দিয়ে কথার ফর্দ তৈয়ারী

১।বাসা(পাখীর) ২।বায়ুবস্ত্র (বাবায়ুপথ) ৩।বাঁশ ৪। বাতি ৫।বধু ৬।বেতার ৭।বাডী ৮।বারানদা ৯।বরগা ১০।বোড (সাইন) ১১।বিজ্ঞাপন ১২।বহিষার ১৩।বালতি ১৪।বেসাত ১৫।বেসাতী ১৬।বাজরা ১৭।বাং ১৮।বেজী ১৯।বেদী ২০। বৃশ্চিক ২১। বল্মীকস্তৃপ ২২। বিষধর ২৩। বাগান ২৪। বিবর। ২৫। বেড়া ২৬। বৃত্ত ২৭। বহ্নি ২৮। বাষ্প ২৯। বৃদ্ধা ৩০। ব্যক্ষনী ৩১। বৃদ্ধ ৩২। বালিকা ৩৩। বেণী ৩৪। বো ৩৫। বাল! ৩৬। বোতাম ৩৭। বেল্ট ৩৮। বগলস্ ৩৯।বুট ৪০। বাটে ৪১।বল ৪২। বালক ৪০। বাইসিকল্ ৪৪। বেলুন ৪৫। বেত ৪৬। বাজনা ৪৭। বাহক ৪৮। বিদেশী ৪৯। বাঙ্গালী ৫০। বাবু ৫১। বাবরী ৫২। বিনামা ৫৩। বামন ৫৪। বামুন ৫৫। ব্রহ্মসূত্র ৫৬। বাসন ৫৭। বারকোষ ৫৮। বেলনা ৫৯। বেলনা চাকী ৬০। বেগুন ৬১। বঁটি ৬২। বাটি ৬৩। বাটালি ৬৪। বাঁশী ৬৫। বন্দুক ৬৬। বর্শা ৬৭।বাণ ৬৮। বাণাসন ৬৯।ব্যাধ ৭০।বলদ ৭১।বাহন ৭২।বস্তা ৭৩।বাধন ৭৪।বোঝা ৭৫।বোচকা ৭৬।ব্যাগ ৭৭।বোতল ৭৮।বেঞ্চি ৭৯।বই ৮০। বিভদ্দিকা ৮১। বিছানা ৮২। বালিশ ৮৩। বাস্ক ৮৪। বিড়াল ৮৫। বানর ৮৬।বায়স ৮৭।বারণ ৮৮।বটবুক ৭৯।বুক ৯০।বেল ৯১।বন ৯২। বৈজয়ন্ত। ৯৩। বুরুজ ৯৪। বাতায়ন ৯৫। বাজার ৯৬। বিপণী ৯৭। বাছড় ৯৭। বলাকা ৯৯। বারিদ ১০০। বর্ষা ১০১। বিজ্ঞলী ১০২। বিমান ১০৩। বিমানপোত ১০৪। বিহঙ্গম ১০৫। বালাক ১০৬। বিভা ১০৭। বহা বা বহিত্র ১০৮। বারি ১০৯। বিশ্ব ১১০। বীচি ১১১। বাচ ১১২। বৈঠা ১১৩। বাদাম বা বাতবন্ত্র ১১৪। বেলাভূমি ১১৫। वाँ स ১১७। वर्षा वा वीथि । ১১१। वाँ क।

#### বৈশাখ মাসের প্রতিযোগিতার ফলাফল

"ব" দিয়ে ফর্দ্দ তৈয়ারী

প্রথম—প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলী, (কলিকাতা), গ্রাঃ নং ৪৯৪ (১১১টি শব্দ)
দ্বিতীয়—প্রদীপক্ষার সেন, (কলিকাতা), গ্রাঃ নং, ৩০১
ভৃতীয়—কুমারী ইন্দিরা ঘোষ, (ঢাকা), গ্রাঃ নঃ ১০০৪

# জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতিযোগিতা

( আলোক চিত্ৰ )

এই প্রতিবোগিতার উপযুক্ত ছবি আমরা একটিও পাইনি। প্রথম পুরস্কার যোগ্য ছবি এবার না পেয়ে সামরা ত্বঃপিত। প্রতিযোগিদের মধ্যে মাণিক বস্থর (গ্রাঃ নং ৬৯৭) ছবি (Fresh Fruit) আমাদের বিবেচনায় মন্দ হয়নি। তাকেই আমরা প্রথম পুরস্কার দিলাম। নীচে ফলাফল দেওয়া গেলঃ—

১ম-মানিক বস্থা, শিমলা (গ্রাঃ নং ৬৯৭)

- (১) প্রথম ছবির বিষয়—Presh Pruit.
- (২) দ্বিতীয় ছবির বিষয়—"তোসরা হাঁসছ ! Consolation Prize :—নিরদক্ষার সিংহ রায় ( গ্রাঃ নং ৪২২ )

ছবির বিষয়—"আমি একজন ভাবুক।"



Fresh Fruit



আমি একজন ভাবক



তোমরা হাঁসছ?

## ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

## জৈষ্ঠিমানের ধাধার উত্তর

#### ( শব্দ-বদল )

১। চিল-কিল-কল-কাল-কাক॥ ২। দধি-দহি-দহ-দাহ-দান-দানা-ছানা॥ ৩। লুচি-মুচি-মুণি-মণ-মন-মান-মাস-মাংস॥ ৪। তালা-তাল-খাল-খাব-খাবি-চাবি॥ ৫। চিড়ে-চড়ে-চেরে-করে-করি-কড়ি-কুড়ি-মুড়ি॥ ৬। জুতা-স্থতা-স্থরা-সরা-মরা-মরা-মারা । ৭। কাঠ-কাট-লাট-লোটা-লোহা॥ ৮। কাজ-কাল-মাল-মল-মলা-নেলা-মেলা॥ ৯। গাড়ী-বাড়ী-বালী-বাল-পাল-পাড়-পাড়া-পোড়া-ঘোড়া॥ ১০। হাতী-হাত-হাড়-ছাড়-ছাড়া-তাড়া-তোড়া-জোড়া-ঘোড়া॥ ১১। মোটা-মোজা-মাজা-মারা-মরা-মরা-সর-সরু॥ ১২। লেখা-লেখ-লেখ-লেছ-লহ-রহ-রব-রবি-ছবি॥ ১৩। সভা-সরা-সারা-সার-হার-হাট॥

# জ্যৈষ্ঠমাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম

যারা নিভুল উত্তর দিয়াছে:—

অমরেন্দ্রনাথ গুপু, (ডালটনগঞ্জ); বুল সেন, (ভবানীপুর); পবিত্র ও প্রস্ন গুপু, (দিনাজপুর); অচিস্তাকুমার ও শ্রামলী রক্ষিত, (কলিকাতা); জগদীশ, সত্যসাধন, পুরু ও বাস্থ (তেলিনীপাড়া)।

# যাদের একটিমাত্র ভুল হইয়াছে:—

কনকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, (পার্টনা); উৎপল গুপু, (বালীগঞ্জ); জহরলাল মৃথোপাধ্যায়, (মালদহ); কুমারী নীলিমা ও নমিতা এবং নির্মালেন্দু ও অমলেন্দু চক্রবর্ত্তী, (সিমলা শৈল); তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, (কলিকাতা); রামপ্রসাদ সিং (বেহালা); রাজিয়া, রসীদ, আনোয়ারা জাহানারা, রোকেয়া, রাফিক, দেবব্রত ও কল্যানী, (ময়মনসিং) কামাক্ষাচন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ)।



শ্রাবণ, ১৩৪৫

# আহা**তৃ মাসের প্র**াধার উত্তর (কার চাকর ?)

| ১নং          | ছেলে- | —ব্যাট হাতে        | • • •    | ৭নং চ        | <b>া</b> কর | ক্রিকেট বল হাতে     |
|--------------|-------|--------------------|----------|--------------|-------------|---------------------|
| ২নং          | •••   | ফুটবল নিয়ে        | •••      | ১০নং         | ,,          | পাম্প হাতে          |
| ৩নং          | 99    | সুইচ ও টাই পরে     | •••      | ৬নং          | >>          | হাটি হাতে           |
| ৪নং          | 99    | কাছে কুকুর         |          | ১২নং         | ••          | চেন হাতে            |
| ৫নং          | 19    | খালি পায়ে         |          | ১নং          | "           | জুতা হাতে           |
| <b>েনং</b>   | ••    | গ্লাসে জল খাচ্ছে   | •••      | ৪নং          | "           | কুঁজো হাতে          |
| <b>৭নং</b>   | ,,    | ঘোড়ায় চড়ার পোযা | <b>本</b> | <b>ৃ ২নং</b> | ,,          | ঘোড়া <b>সঙ্গে</b>  |
| ь <b>न</b> ং | "     | পেন্দিল হাতে       |          | હ નং         | "           | খাতা হাতে           |
| ৯নং          | **    | রাজপুত্র           |          | ৮নং          | 27          | তলোয়ার হাতে        |
| ১০নং         | ••    | সাঁতারের পোষাকে    | •••      | ۵۰           | "           | কাপড়চোপড় হাতে     |
| ১১মং         | **    | সাধারণ পোষাকে      |          | ৩নং          | 12          | বিশেষ কিছু নাই হাতে |
| ১২নং         | **    | গেঞ্জি গায়ে       |          | ১১নং         | ••          | কোট হাতে            |
|              |       |                    |          |              |             |                     |

# যাদের উত্তর নিভূলঃ—

অমিয়া ও আরতি দত্ত, ( কলিকান্ডা ); স্থবোধ, বুড়ো, লতু, ফিন্কী ও বুদ্ধান, ( কলিকাতা ); গীতঞ্জী ও উষা বন্দ্যোপাধ্যায়, ( মুঙ্গের ); হারাধন বস্থ, শাস্থিলতা বস্থু, পূর্ণিমা, বেলারাণী, কমলা, স্থবোধ ও নরেশ, ( যশোহর ), পরেশচন্দ্র মাইতি, ( ভবানীপূর ); নরেন্দ্র সিংহ বাচ্ছাওত, ( আজিমগঞ্ছ ), সনংকুমার গাঙ্গুলী, ( কালীঘাট ), শতদল দাস, ( শ্রীহট্ট ); উৎপল গুপ্ত, ( বালীগঞ্জ ): প্রণবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; ( কানপুর ); সরোজকুমার নায়ক, ( এগরা ); কামাক্ষা চন্দ্র বল, ( ডালটনগঞ্জ ); শিবপ্রবাদ সেন, ( নিউ দিল্লী )।

## यारात इति जुन : --

মণিমালা মজুমদার (ভবানীপুর); অরুণকুমার রায়, (ভবানীপুর); স্থনীল ও সুশীল দেন, (পাবনা) প্রভাতরঞ্জন রায়, (মজিদপুর) সর্যুবালা দেবী ও বেলারাণী ব্যানার্জ্জি, (কলিকাতা); নিখিলেজ দাস, (করিমগঞ্জ); লিলি, কান্তু, তৃপ্তি ও শচীক্রনাথ রায় (হাওড়া); বিভৃতি ভূষণ মল্লিক, (নিউ দিল্লী); সমরেজকুমার চৌধুরী, (গৌরারং)।



# আষাড় মাসে প্রকাশিত উৎসাহীর চিটির মানে

বন্ধবর শ্রীকমললোচন পাল।

## রংমশাল ভাই !

আমাদের দলের সকল ছেলেমেয়ের জন্ম সেদিন বৈকাল ছটার সময় যে আনন্দ সন্মিলন হয়, তার বিষয় কি আর চিঠিতে ভাল করে বর্ণনা করা যায় ?

এতগুলি প্রাণ একত্র হলে কি যে উৎসাহ হয় সে সময়, তা বলা যায় না।

তবৃও তোমার কথা মনে করেছিলাম তথন। সেদিন প্রতিযোগিতার পুরস্কারগুলিও দেওয়া হয়।

আশাকরি আবার কোনদিন সুযোগ ঘটবে যেদিন তোমার সঙ্গে উৎসবে একত্র যোগ দিয়ে মনের আনন্দ পূর্ণ করব। ইতি—

## ভোমার বন্ধ

#### অরুণচন্দ্র বল।

আমাদের গ্রাহকদের মধ্যে কেহই উৎসাহীর চিঠির নির্ভুল মানে করিতে পারে নাই। থাদের উত্তর আংশিক ভাবে নির্ভূল হয়েছে তাদের নামঃ—

অমরেন্দ্রনাথ গুপু, ( ভালটনগঞ্জ ); বূল সেন, ( ভবানীপুর ); কল্পনা ও অঞ্চলি আচার্যা, ( নাগপুর ); অরুণ শীল, ( বরিশাল ); মৃত্বলা, রঞ্জিত ও রমলা দত্ত, ( কলিকাতা ); কণকেন্দু নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ( পাটনা ); অরুণকুমার রায়, ( ভবানীপুর ); কামাক্ষাচন্দ্র বল, ( ভালটনগঞ্জ ); সরোজকুমার নায়ক, ( এগ্রা ); রহিমা খাতুন, ( ঢাকা ); সরযুবালা ও বেলারাণী দেবী, ( কলিকাতা `; তরুণ ঘোষ, ( বালীগঞ্জ ); মীরেন, বাতাসা, টম্বল, কারু, মণি, সদা, খোকা ও পুলক, ( তেওতা ); সুবোধ, বুড়ো, লতু, ফিন্কী ও বৃদ্ধান, ( কলিকাতা ); অমিয়া ও আরতি দত্ত; ( কলিকাতা ); জগদিন্দ্রনাথ রায় ( ভবানীপুর ); কুমারী কমলা চ্যাটার্জ্জি ( শ্যামবাজার ); প্রীমতী নীলিমা, ললিতা ও প্রীমান নির্ম্বল ও অমল, ( সিমলা ); জগদীশ, সত্যসাধন, পুরু ও বামু ( তেলিনীপাড়া ); রাজিয়া, রিদদ, জাহানারা, আনোয়ারা, রোকেয়া, রিফিক, কল্যাণী, দেবব্রত ( ময়মনিসং ); অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ( ভবানীপুর )।

# নূতন ধাঁধা

| (সহর, নদ         | চের প্রত্যেকটি পদের '———' চিহ্নিত জায়গাগুলি ভারতবর্ষের কোনও জায়গার<br>ী, পাহাড় প্রভৃতি) নাম দিয়ে পূরণ কর্তে হবে।<br>খানে '————' চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে ছটি কথা বা কথার অংশ মিলে |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| একটি নাম         | म इरव ।                                                                                                                                                                               |
| (7)              | র ওঠায় আজ , নাইলে চল্বে না।                                                                                                                                                          |
| (\$)             | গোলা থেকে —— – দিলে কেউ টেরও পাবে না।                                                                                                                                                 |
| (0)              | জামাটা কি —— টে রংএর !                                                                                                                                                                |
| (8)              | পূর্বববঙ্গে —— হ'লে চাষীদের হাহাকার।                                                                                                                                                  |
| (¢)              | - ; भाष्टि वमृत्व।                                                                                                                                                                    |
| (৬)              | সহরটি খুব ——— ।                                                                                                                                                                       |
| (9)              | ম ক'রে — <u> </u>                                                                                                                                                                     |
| ( <del>b</del> ) | —— — উ —— ——ম চাল প্রভৃতি সব বাজারেই পাবেন।                                                                                                                                           |
| (%)              | অতীতের কত ম———পেয়ে গেছে!                                                                                                                                                             |
| (>°)             | তিনি তো প্র—— ক সবই; সব—— ম দিয়ে নেবেনই তো।                                                                                                                                          |

# নুতন প্রতিযোগিতা বাড়ী-করা

উত্তর পাঠাবার শেষ তারিথ ২৫ শে প্রাবণ।

কেটী একতলা বাড়ীর নক্স। (Plan) আঁকতে হবে। বাড়ী কেমন হবে ভোমাদের কচির ওপর নিজর করচে। তোমাদের মনের মত করে আঁকলেই হবে। সজরে বাড়ী হতে হবে তার কোন মানে নেই, গ্রাম্য কুটীরের নক্সাও দিতে পার। যার যা ভাল লাগ্বে আঁ কতে পারবে। মনে রাথবে বাড়ীর ছবি তোমাদের আঁকতে হবে না—বাড়ীর নক্সা এঁকে তার নানা অংশগুলি যা তোমাদের মনে হবে দেওয়া দরকার সেগুলি দেবে। নক্সাটি পরিস্কার হওয়া চাই। সালা ভুইং কাগজে কালো কালিতে আঁকবে। ১ম ও ২য় পুরস্কার থাকবে। পাঠাবার শেষ দিন ৩০শে শ্রাবণ মনে রেখো।

# যারা পরের মুখে ঝাল খেতে চায় না সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী ছেলে মেয়েরা আমাদের বই পড়ে খুশি হবে

# প্রথিবীর রূপকথা

এদেশের সবচেয়ে বড রূপকথাকার শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত

# াবীর প প্রথিবীর উপস্যাস

সতীকান্ত গুহ, মোহনলাল ও শেভন্লাল গঙ্গোপাথ্যায় সম্পাদিত

# বাডী থেকে পালিয়ে শিবরাম চক্রবর্ত্তী লিখিত

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো রূপকথা, রকমারী রুঞ্চী ছবি। বড সাইজের বই। ঝলমলে মলাট। দাম দেড় টাকা। ডাকমাশুল আলাদা।

একখানা বই-য়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো গ আর একথানায় সবচেয়ে ভালো চারখানা উপস্থাস রংমশালের মতে এতথানা বইয়ের মত এত চমংক লেখা, ছবি ও ছাপা আর দেখা যায়নি। দাম একটাকা চার আনা আর এক টাকা। ডাকমাশুল আলাদা।

শিবরাম বাবু বাড়ী থেকে পালিয়েছিলেন। ত এত চমংকার বই লিখতে পেরেছেন। মতে পূজোয় এ রকম বই আর বার হয়নি। দাম এক টাকা। ডাকমাশুল আলাদা।

অবনীস্ত্রদাথ ঠাকুর লিখিত

# বাজকাহিনী

প্রথম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ দাম বারো আনা।

# রাজকাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ দাম এক টাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্ম পৃথিবীতে অবনীন্দ্রনাথের মত লেখক নেই, রাজকাহিনীর মত বই নেই। এবার অনেক খরচ করে মলাটের নতুন ছবি ছাপ। হল। ভিতরে অনেক হাফ্টোন ছ দেওয়া হল।

তিনখানা আশ্চর্য্য বই বার হচ্ছে: 'সবুজলেখা', 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'গলের দেশে'। খোঁজ রেখো।

# প্রাচী পাবলিশিং হাউস ১০ ইন্দ্ররায় রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা

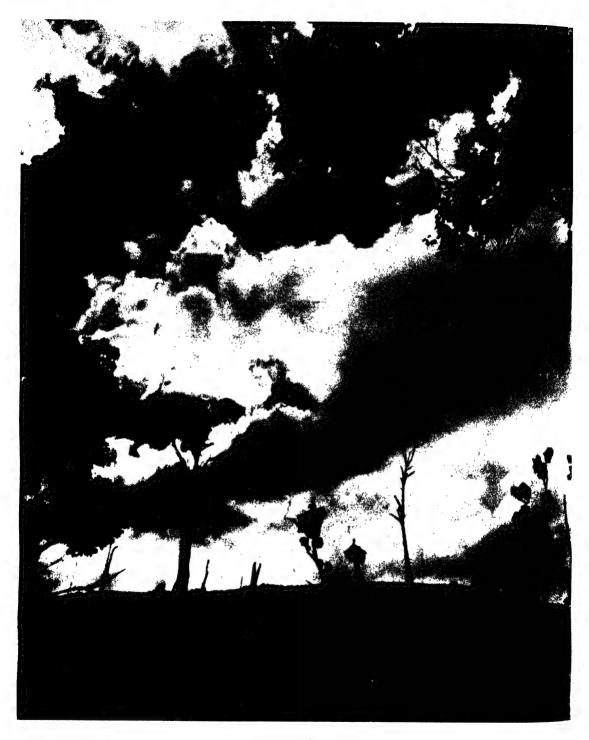

ঝড়ের আগে

চিত্ৰ**শিল্পী** শী**কামাক্ষীপ্ৰসাদ** চট্টোপাধ



# র রংমশাল

(নাটকা)

## গ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

# — প্রথম দৃশ্য —

িমেখলা আকাশ, — তুপুর-বেলাতেও চারিদিক ছায়ামায়াময়। গাঁয়ের প্রান্তে পাঠ-শালার একচালা। পাঠশালার পরেই ধূ-ধূ করছে তেপান্তর মাঠ। মাঠের একধার দিয়ে বন-শ্যামলভায় বোনা জরির পাড়ের মত বয়ে যাচ্ছে স্থন্দুরী নদী]।

ছেলের দল পাত্তাড়ি বগলে ক'রে গান গাইতে গাইতে আসছে—

#### গান

পাঁচ তুকুনে দশটি গণ্ডা,
সেই হিসেবে দাওনা মণ্ডা!
ছ'য়ে পক্ষ, তিনে নেত্ৰ,
ভূল্লে পরে পড়বে বেত্র,—
গুকুমশাই বেজায় যণ্ডা!

অমল — ওরে, সৃষ্যি-ঠাকুর আজ সকাল থেকেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। কমল — তাই মেঘে মেঘে বৃঝি তাঁর নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে ?



বিমল — ধেৎ, নাক কি কখনো অত জোরে ডাকতে পারে রে বোকা ?

নির্মাল — স্থাঠাকুরের নাসিকা কি বড় যে-সে নাসিকা রে ? বাবার মুখে শুনেছি স্থা নাকি আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ঢের বড়! স্থামামার নাক, বাজের মতন ডাক!

অমল — তোদের নাক-টাকের কথা এখন খো কর্ শুনছিস্না, আকাশ যেন আজ আয় আয় ব'লে ডাক দিচ্ছে ? আজ কি আর শুক্নো পড়ায় মন বস্বে ?

কমল — ঝিল-বিল যেন আজ শালুক-ফুলের তালুক হয়ে উঠেছে!

বিমল — ঠাণ্ডা বাতাস মেখেছে কেয়াফুলের আতর!

নির্মাল — ময়ুর ডাকছে কেমন বন-কাঁপানো তালে তালে !

সকলে — ওরে, চল্ চল্, আজ আর পাঠশালায় ঢোকা নয়, আজ আমরা বন-বাদাড়ে যেখানে খুসি যাব, মাঠে-বাটে ছুটোছুটি-থেলা করব, নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাইব!

#### গান

তেপাস্তরের মস্তরে সব মন মেতেছে ভাই ! কে জানে তাই আমরা সবাই কী পেতে যে চাই ! মন মেতেছে ভাই !

ময্র নাচে প্যাথম তুলে,
ফড়িং নাচে ঘাসের ফুলে,
মেঘরা সেধে বলছে—চল, স্থপন-দেশে যাই,—
মন মেতেছে ভাই!
আকাশ ডাকে, বাতাস ডাকে, নদীর হাসি-ঢেউরা ডাকে,
ডাক্ছে ভ্রমর-মৌমাছিরা সবুজ-পাতার ফাঁকে ফাঁকে!
পুঁথির পড়ায় ছুটি নিয়ে
চল্বে ছুটি মাঠ পেরিয়ে,
দিবির জলে বাাঁপিয়ে প'ড়ে পদ্মমৃড়ি থাই!

মন মেতেছে ভাই!

অমল — হুঁ:, কিন্তু আমাদের মাধার ওপরে কে আছেন জানিস্?

কমল — হাা, গুরুমশাই—

বিমল — আর তাঁর মস্ত বেত—

নিৰ্মাল — কামুটি, গাঁট্টা !



ety. 5084

- অমল (শিউরে উঠে) বাপ্রে, দরকার নেই আর মেঘের ডাকে সাড়া দিয়ে! চল্ গুটি-গুটি পাঠশালায় ঢুকি, গুরুমশাই এখনি এসে পড়বেন!
- কমল এসে পড়বেন কি, ঐ দ্যাখ্ এসে পড়েছেন!

( সকলে সভয়ে গাঁয়ের পথের দিকে ফিরে তাকাল )

- বিমল কিন্তু উনি কি গুরুমশাই ?
- নির্মাল ওঁর মাথায় টিকি ত্বলছে না, হাতে বেত লক্-লক্ করছে না, কোমরে ভুঁড়ি হাঁস্ফাঁসিয়ে উঠছে না—উনি কি গুরুমশাই গু
- কমল ( ত্'পা এগিয়ে গিয়ে ) ওঁর গলায় তুলছে ফুলের মালা, হাতে রয়েছে শ্বেডপদ্ম আর বাঁশী, মুখে শুনি গানের তান আর ত্টি পায়ে নাচের ছাঁদ! উনি তো গুরুমশাই নন! ওঁকে দেখে তো পেটের পিলে চম্কে উঠছে না!

সকলে — তবে উনি কে, তবে উনি কে ?

( নাচের ভঙ্গিতে গাইতে গাইতে কবির প্রবেশ )

#### গান

গানের মান্ত্য গান গেয়ে যাই—তাইরে না রে, তাইরে না রে!
কেউ শোনে আর কেউ শোনেনা গাই তবু গান দারে দারে—
তাইরে না রে তাইরে না রে!

ঝৰ্ণা যথন একলা করে,

নিজের মনে গান সে ধরে,

বিজ্ঞন বনের দোয়েল-শ্যামা গান যে শোনায় বারে বারে— তাইরে না রে তাইরে না রে !

প্রজ্ঞাপতি যে-স্থর বোনে নীরব তানে, ( তাইরে নানা!)
সেই রাগিণী শুনছি আমি প্রাণের কাণে, ( তাইরে নানা!)

শুন্ছি যত গাইছি তত

ফুটিয়ে মুকুল শত শত,

গানের ভেলা ভাসিয়ে চলি কান্না-হাসির পারাবারে— ভাইরে না রে, ভাইরে না রে, ভাইরে না রে, ভাইরে না রে !

কমল — আপনি কে?

কবি — 'আপনি' বললে তো সাড়া দেব না ভাই, আমাকে তুমি ব'লে ডাকো।



ভান্ত, ১৩৪৫

কমল — তুমি কে ভাই ?

কবি - গুরুমশাই।

অমল — তোমার মুখে নেই ধমক, ভোমার হাতে নেই বেত, তুমি কি-রকম গুরুমশাই ?

কবি — ধমকের বদলে আমার মুখে আছে হাসি, আর বেতের বদলে আমার হাতে আছে বাঁশী। আমি নতুন গুরুমশাই।

বিমল — যখন হিতোপদেশ মুখস্থ হবে না, তখন তো তুমি আমাদের ধমক দেবে ?

কবি - না, তখন আমি হাসব।

নির্মাল — যখন আঁক কষ্তে পারব না, তখন তো তুমি আমাদের বেত মারবে ?

কবি -- না, তখন আমি বাঁশী বাজাব।

সকলে — আর পাঠশালায় না গিয়ে আমরা যখন পথে পথে টো-টো ক'রে খেলে বেড়াব ?

কবি — ( হেসে ) তখন আমি তোমাদের খুব—খুব—খুব ভালোবাসব!

সকলে — ( হাততালি দিয়ে নেচে উঠে ) ওহো, কী মজা রে কী মজা!

#### গান

স্কলে---

আমাদের এই মজার গুরু !
হিতোপদেশ তুল্লে শিকেয় শাসায়নাকো কুঁচ্কে ভুকু !
আঁকের থাতা রাখলে মুড়ে
মারবেনাকো ঘুদি ছুঁড়ে.
বেতের ঠেলা নেইকো যথন হোক্গে সথের খেলা হ্রক !

কমল — কিন্তু ভাই, তোমাকে তো আমরা গুরুমশাই ব'লে ডাকতে পারব না! ও-নামে ভয় হয়।

কবি — আমাকে তো কেউ গুরুমশাই ব'লে ডাকেনা ভাই!

অমল — তবে কি ব'লে ডাকে ?

কবি - কবিঠাকুর।

সকলে— ( স্থারে ) কবিঠাকুর—কবিঠাকুর ? বেশ নাম ! ও-নামে নেই গুরুগিরির হাঙ্গাম !

কবি — আচ্ছা ভাই, এখন বল দেখি, ভোমরা কি খেলা খেল্তে চাও ?



ভাক্ত, ১৩৪৫

- সকলে— আজ আমরা বন-বাদাড়ে যেখানে থুসি যাব, মাঠে-বাটে ছুটোছুটি-খেলা করব, নদীর ধারে গলা ছেড়ে গান গাইব!
- কবি (মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে) বেশ, বেশ, তাই ভালো। তোমাদের পুরাণো গুরুমশাই আজ বাদ্লা পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, চল, সেই ফাঁকে আমরা চুপিচুপি খানিক বেড়িয়ে আসি। কিন্তু কোন্দিকে যাই বল দেখি ?

সকলে— তুমিই বল কবিঠাকুর!

কবি — ঐ যেখানে সবুজ বনের ঠাণ্ডা ছায়ায় সুন্দুরী-নদীর জলবীণায় সুরের লহর তুলছে, যেখানে কেয়া-কদমের শুভ হাসির আসর বসেছে, সেখানে রোজ কারা আনাগোনা করে তোমরা কেউ তার থবর রাখো কি গ

সকলে— ( সাগ্রহে ) কারা আনাগোনা করে, কারা আনাগোনা করে ?

কবি — যাদের তোমরা চিনেও চেনোনা দেখেও দেখনা, তারা।

সকলে— তারা কি বাঘ-ভালুক ?

কবি — না।

সকলে— তারা কি ভুত-পেত্নী ?

কবি - না।

সকলে— তবে গ

কবি — আমার সঙ্গে দেখবে এস।

## – দ্বিতীয় দৃশা∗–

[ স্বন্দুরী-নদীর ধারে বনভূমি,—চারিদিকে ছোট-বড় ফুলগাছের ভিড়। সামনে থানিকটা খোলা জমি। সবুজ ঘাসের বিছানায় অজস্র ফুল ছড়ানো।

আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা ও চোখ-ধাঁধানো বিহ্যুতের ছটা আরো বেড়ে উঠেছে ]।

ছিতীর দৃষ্টে কবির প্রথম গানটি ছাড়া আর সব গানের সঙ্গেই নাচ থাকবে। ইতি—লেথক।



ভান্ত, ১৩৪৫

( গাইতে গাইতে কবির প্রবেশ। পিছনে পিছনে আর সকলের আগমন)

#### কবির গান

বৃষ্টি আদে, বৃষ্টি আদে!
কোন্দে সজল কাজললভার কাজল ঝরে নীলাকাশে!
দেখে ধরায় কালোয়-কালো,
লুকোতে চায় লাজুক আলো,
ফুলের ফুলুট্ বাজছে তবু লতাপাতায় শ্চাম্লা ঘাদে।
ছায়াপরীর ঘুম ভাভিয়ে বনে বনে,—বৃষ্টি মাদে!
মায়াপুরী জাগিয়ে দিয়ে মনে মনে—বৃষ্টি আদে!
কদম-কেয়ার কেয়ারীতে
কাপন্ নাচে দেয়ার গীতে,
ঝিল্মিলিয়ে বিজলীকে মেঘমহলে কে আজ হাসে!

- ছেলেরা— ( সকলে সকৌতুকে ) ওরে, ওরে, বৃষ্টি এল রে বৃষ্টি এল ! আজ বৃষ্টিতে ভিদ্ধতে ভিদ্ধতে আমরা সবাই ঘর-পালানো খেলা খেল্ব।
- কবি শোনো ছোট্ট বন্ধুরা! চল, আমরা ঐ ঝুপ্সী বটগাছের তলায় গিয়ে লুকিয়ে ব'সে থাকি গে।
- কমল ( সভয়ে ) ওখানে যে দিনের-বেলাতেই রাতের বাসা!
- অমল ওখানে যে অন্ধকারে চোখ চলবে না!
- কবি ( সহাস্তে ) ওরে ভাই, আজ যে আমদের স্বাইকে বাইরের চোখ বন্ধ ক'রে ফেলতে হবে !
- বিমল তাহ'লে দেখব কেমন ক'রে গু
- কবি ওরে ভাই, আজ যে আমাদের স্বাইকে মনের চোখ খুলে রাখতে হবে!
- সকলে— ( সবিস্ময়ে ) মনের চোখ!
- কবি হাঁ। রে ভাই, হাঁ। মন যাদের জ্যান্তো আর রঙিন, নয়ন মুদে তারা যা দেখতে পায়, বাইরের চোখে বড় বড় দ্রবীণ লাগিয়েও তা দেখা যায় না। মনের চোখে অন্ধকারও হয়ে ওঠে 'সার্চ্-লাইটে'র মত।
- কমল ( সন্দিম্ব স্বরে ) তুমি কি সত্যি বলছ কবিঠাকুর ?



রংমহলের রংমশাল শ্রীহেমেক্রকুমার রায়

ভান্ত ১৩৪৫

কবি — কবির কাছে কিছুই মিথো নয় ভাই! চল তবে, অন্ধকারে চুপ ক'রে ব'লে থাকবে চল, এথুনি সেখানে রংমহলের রংমশাল অ'লে উঠবে!

িকবির পিছনে পিছনে এগিয়ে সবাই ধীরে ধীরে ঝুপ্সী বটগাছের অন্ধকারের ভিতরে মিলিয়ে গেল। খানিকক্ষণ জনপ্রাণীকে দেখা গেল না। আলো আরো ঝিমিয়ে পড়ল— ঝরতে লাগল বাদল-ঝরণা। অন্ধকারের ভিতর থেকে ভেসে এল কবির বাঁশীর মেঘমল্লার সূর।

খোলা জ্বমির উপরে নৃত্যচপল পায়ে ছুটে এল শরীরিণী বর্ষারাণী, পরণে মেঘড়ুযুর সাডী, কাজলবরণ এলোচুলে জ্বছে বিহ্যাৎ-চমক।

#### বৰ্ষার গান

কন্থস্ত কন্থস্ত—ভূবনের খেলাখরে,
বিনিঝিনি রিনিঝিনি—আলো-ছায়া খেলা করে।
ন্পুরের কন্থ্যু,
নীলঘাসে থায় চুম্,
ছুটোছুটি ক'রে মেঘ চপলার মালা পরে!

ছুঁয়ে আঁখিহাসিধারা চাতকেরা গানে সারা,

ঝুরু-ঝুরু ভিজে বায়ে যুথী-চাঁপা-বেলা ঝরে।

বিষার গান থামল, কিন্তু নাচ থামল না। একদল মেঘের প্রবেশ। বর্ষার চারিদিকে মগুলাকারে ঘুরে ঢিমে তালে নাচতে নাচতে মেঘেরা গান ধরলে। গান থামলে তাদেরও নাচ থামল না। তারপর যে-তালে মেঘেরা নাচছে তার দ্বিগুণ ফ্রেড—অর্থাৎ ছন—তালে বিজ্ঞলীবালা ঢুকে মেঘদেরও বেড়ে নাচ-গান ধরলে এবং তার গান যেই শেষ হ'ল অমনি বাজ গান গাইতে গাইতে ঢুকে বিজ্ঞলীরই তালে তার পিছনে অনুসরণ করতে লাগল। তারপর ঝড়ের প্রবেশ, সে মগুলে যোগ না দিয়েই গান ও এলোমেলো নাচ আরম্ভ করলে।

#### গান

মেঘদল — তোম্-তানানানা, বোম্-বোম্-বোম্, ববম্-ববম্-বোম্ !
ধুম্ধাড়াকা, পাইবে অকা ব্যোম্-রবি-তারা-সোম্ !

বিজ্ঞলীবালার প্রবেশ — আমি আজুলী বিজ্ঞলীবালা, আঁচলে আলোর ভালা,

পলকে পুলকে আঁকি আর ঢাকি মায়াছবি অরপম !

মেঘদল — তোম্-তানানা—প্রভৃতি



**जास, ३०**8¢

বজ্ব — আমি মহা বাজ, ডাহা জাঁহাবাজ — চপলার দ্বারবান্,
চিকুর-চমকে আমার ধমকে পেটে পিলে আন্চান্!
ঝড় — আমি শক্র-কিত্বর,
পিন্দী, ভয়ন্বর!
ভোঁ-ভোঁ ছুটে ধরা ভেঙে-ভুঙে শিঙা বাজাই ভভন্তম্!
মেঘদল — ভোম-ভানানা—প্রভৃতি

[ সকলের প্রস্থান। কেউ কোথাও নেই—কেবল কবির বাঁশীর রাগিণী শোনা যাচ্ছে। তারপর শোনা গেল বাঁশীর স্থারের তালে তালে নেপথো নৃপুরের ধ্বনি এবং তারপর ফুলকুমারীদের ( যুখী, বেলা ও জন্দাগোলাপ ) প্রবেশ ]

#### গান

ফুলকুমারীর। — মৌমাছি গো, ঘুমাও নাকি ? প্রজাপতি, ওগো অলি !

মিষ্টি তোদের গানের কথাই করছি যে ভাই বলাবলি !

আকাশ জুড়ে মেঘের ভেলা,

আয়না মোরা করব থেলা,

বিসিয়ে নতুন রঙের মেলা ভরিয়ে তুলি কাননতলি।

গাইতে গাইতে ভ্রমর, প্রজাপতি

ও মৌমাছির প্রবেশ— ফুলকুমারী, ফুলকুমারী !

আজ নেমেছে বাদ্লা ভারি,

পাখনা পাছে যায় ভিজে ভাই, ছেড়েছি তাই কুঞ্জগলি !

( একদিকে ছংখিওভাবে ভ্রমর প্রভৃতি এবং অম্যদিকে ফুলকুমারীদের প্রস্থান )
[ অল্পক্ষণ কোথাও কেউ নেই—বাজছে কেবল কবির বাঁশীতে হাসিমাথা খেলার স্থুর।]
( ব্যাং, গঙ্গাফড়িং ও শামুকের প্রবেশ )

#### গান

কোরাস — গ্যাঙর-গ্যাঙর, তিড়িং-মিড়িং! আজ্বে যাব ক্যাল্কাটা।
মার্কেটেতে কিন্ব মোরা তোপ্দে-ইলিশ আর বাটা!
কড়িং — ব্যাং-ভাষা গো! শাম্ক-খুড়ো! জোর্সে লাগাও লক্ষ্ক,
পাঞ্চাব-মেল ধরতে গেলে হবে যে বিলম্ব!

শাম্ক — কেমন ক'রে হাঁট্ব জোরে, ফুট্ছে গায়ে চোরকাঁটা !

কোরাস — গ্যাঙর-গ্যাঙর—প্রভৃতি

বাাং — কড়িংভায়া, বড় কিপে! কোথায় মূণা-মক্ষী!

শ্তা-পেটে মৃচ্ছো গেলে সাম্লাবে কে ঝকী ধ

শামুক — দৌড়ে গেছে দম বেরিয়ে, তেষ্টাতে বাপ্, প্রাণ টা-টা !

কোরাস — গ্যাঙর-গ্যাঙর—প্রভৃতি

( প্রত্যেকে তাদের স্বভাবস্থলভ ভঙ্গীতে প্রস্থান করল )

[ আবার খানিকক্ষণ কারুকে দেখা গেলনা, খালি শোনা গেল কবির বাঁশীর আলাপ।]

( নেপথ্যে বাঁ-দিক থেকে গানের স্থুরে শোনা গেল: )

"সাত-ভাই চম্পা, জাগো, জাগো, জাগো রে !"

(নেপথ্যে ডানদিক থেকে সন্মিলিত কণ্ঠে শোনা গেল:)

"কেন বোন পারুল, ডাকো, ডাকো, ডাকো রে ?"

( একদিক থেকে পারুল ও আর একদিক থেকে সাত-ভাই-চম্পার প্রবেশ )

#### গান

পারুল--

এদেছে, রূপকথার এক রাজকুমার,

চাদিম। নিছ্নি যে চায় তার চুমার !

যেতে চায় আমায় নিয়ে,

वरन त्य, कत्रव विराः!

শুনে তাই ভয় হয়েছে ভাই আমার!

সাত-ভাই-চম্পারা--ওরে বোন পারুলবালা! রূপে ভোর কানন আলা,

কুমারে ভয় কোরোনা, ধরি আয়, বিয়ের পাল।!

## রূপকথার রাজকুমারের প্রবেশ ও গান—

শোনো গো ফুলের মেয়ে!

এসেছি মৃথটি চেয়ে,

হাতে মোর হাতটি রাথো আজ তোমার



**डाय. ५०**8৫

(পারুলের লজ্জিও হাতত্থানি নিজের হাতে নিয়ে রূপকথার রাজকুমার মাঝখানে দাঁড়াল এবং তাদের ঘিরে দাঁড়িয়ে সাত-ভাই-চম্পাদের নাচ-গান)

#### গান

বাদল-মাদল বাজিষে চল,
বনের ময়র নাচিয়ে চল!
কাজ লা-বেলায়
মেঘ্লা থেলায়
ফলের সভা সাজিয়ে চল।

(সকলের প্রস্থান)

[বিজন বনে কবির বাঁশী এবার ধরলে করুণ কান্নার স্থর। সন্ধকার আরো গাঢ় হ'য়ে উঠল]

( অতি-অলস নাচের ভঙ্গিতে ঝরাফুলের প্রবেশ )

#### গাৰ

ঝরাফুল— ওগো, আমি ঝরাফুল ঝ'রে ঝ'রে পড়ি এক্লা ঘাসের কোলে. ্র দেখ. এখনো রয়েছে আতর আমার, রাঙিমা যায়নি জ্ব'লে।

তবু চায়ন। আমায় কেহ,

মোর ভেঙেছে তব্ধর গেহ,

তाई वामत्नत वात्र क'रत हात्र-हात्र (केंट्रम मूरत यात्र ह'रन।

ভিজে মেঘের অশ্রনীরে,

ঝরে পরাগকেশর ধীরে,

আর জাগিবনা আমি নবপ্রভাতের বিহগ-বীণার বোলে।

( তৃণশ্যাার উপরে ছই চোথ মুদে এলিয়ে শুয়ে পড়ল )

[ চারিদিক নিবিড় ডিমিরের ভিতরে অদৃশ্য হ'য়ে গেল—তখনো জেগে রইল কেবল কবির বাঁশীর কারা ]



ভান্ত, ১৩৪৫

## –তৃতীয় দৃশ্য–

পাঠশালার অভ্যন্তর-ভাগ। একদিকে উচ্চাসনে গুরুমশাইয়ের স্থির মূর্ত্তি।
(বাইরের দরজা দিয়ে কবির প্রবেশ)

- কবি (বাইরের দিকে তাকিয়ে উচ্চস্বরে)—ওহে বন্ধুরা, তোমরা ভিতরে আসছ না কেন ?
  ভয় নেই, পাঠশালায় আসোনি ব'লে আজ গুরুমশাই তোমাদের কিছু বলবেন না !
- কমল ( দরজার ভিতরে মাথা গলিয়ে ভয়ে ভয়ে )—সত্তিয় বলছ কবিঠাকুর ? গুরুমশাই আমাদের কিছু বলবেন না ? আমাদের বেত মারবেন না ?
- কবি ( হেসে )—না, গুরুমশাই আজ কথাও কইবেন না, বেতও তুলবেন না।

  ( সকলে একে একে সঙ্কুচিত ভাবে ভিতরে এসে দাঁড়াল )
- কমল -— ( চুপি চুপি কবিকে )—গুরুমশাই অমন চুপ ক'রে আছেন কেন ? উনি কি ব'সে-ব'সেই ঘুমিয়ে পড়েছেন ?
- কবি কাছে গিয়েই দেখে এস না!
- ছেলেরা সন্তর্পণে গুরুমশাইয়ের কাছে গিয়ে তাঁকে দেখতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে কমল সাহস ক'রে গুরুমশাইয়ের গায়ে হাত দিলে)
- কমল ( সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে ) কবিঠাকুর ! এ যে পাথরের গা !

( আর সকলেও তাড়াতাড়ি গুরুমশাইয়ের দেহ স্পর্শ করলে )

- সকলে—কবিঠাকুর, এ তো মামুষ নয়, এ যে পাথরের মূর্ত্তি!
- কবি ( সহাস্থ্যে )—হঁ ্য ভাই, তোমাদের গুরুমশাই আজ পাথরের মূর্ত্তি হয়েই গিয়েছেন ! সকলে— কি সর্বনাশ ় কেন কবিঠাকুর, কেন গ্
- কবি তোমাদের গুরুমশাই বাইরেই কেবল চলাফেরা করতেন বৈ তো নয়, আসলে ওঁর মনের ভিতরটা ছিল শুক্নো পাথরের মূর্ত্তির মতই। পৃথিবীতে এমন চলস্থ পাথরের মূর্ত্তিই আছে বেশী। তোমাদের মনের চোখ আজ খুলে গেছে ব'লেই গুরুমশাইয়ের আসল চেহারাখানা দেখতে পেলে! কিন্তু তোমাদের মানসচক্ষু অবার যদি অন্ধ হয়, গুরুমশাইও আবার জেগে উঠে বেত তুলে হুকার দিতে থাকবেন!



ভাক্ত, ১৩৪৫

সকলে (সমস্বরে ) না, না, আর আমরা মনের চোথ বন্ধ করব না।

কবি—ভাহ'লে তোমাদের চোথের সামনে রংমহলের রংমশালের আলোও আর কোনদিন
নিব্বে না! দেহের চোথে দেখা যায় কেবল শুক্নো পুঁথিপত্র আর পাথুরে-প্রাণ
মানুষদের, কিন্তু মনের চোখে সরস আর সজীব হয়ে ওঠে সারা পৃথিবীর সমস্তই!
ঐ দেখ, বনভূমির সবাই আবার ভোমাদের কাছে ফিরে আসছে, ওরা আর কখনো
ভোমাদের ছেডে চ'লে যাবে না!

( নানা দ্বার দিয়ে দ্বিতীয় দৃশ্যের সমস্ত পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ। কবিকে মাঝখানে রেখে: সকলে একসঙ্গে গান ধরলে )

#### গান

গাইবে যথন কোকিল-পাখী,
চর্মচোথের চশ্মা ফেলে খুল্বে তথন মানস-আঁখি।
দেখ্বে কোকিল—হুবে-হুবে
থেল্ছে কারা ভুবনপুরে,
স্থপ্ন হবে সভ্য তথন, সভ্য হবে মন্ত ফাঁকি!
দেখ্বে ধরায় মিথ্যে যারা
মনের মাঝে জ্যান্ডো ভারা,
কল্পলোকের গল্পে আছে এই জীবনের রভিন রাখী!

— যবনিকা—



# খুকু পুতুল কিনবে নাকি?

#### প্রীথোকা গুহ

থুকু তুমি খেলবে বলে তাইতো আমি আসি, আসি আমি রঙীণ পুতুল নিয়ে রাশি রাশি। আসি আমি আসি থুকু আসি তুপুর বেলা, আকাশেতে হাল্ধা মেঘে যথন ঘুড়ি খেলা।

গলির বাঁকে হঠাৎ ডাকি
'থুক্ পুতুল কিনবে নাকি ?'
'কিনবে কে আর ? কিনবে। আমি,' বলেই হাসিথ্সি
জান্লা থুলে তাকাও তুমি, সঙ্গে মেনিপুষি।

রঙীণ পুতৃল নয়রে শুধু রডের খেলেনা, এদের সাথে স্বপ্নে জানা স্বপ্নেতে চেনা। লুকিয়ে ছিল মাটির বৃকে কেমন করে মিশে, হঠাৎ তাদের ঘুম ভেঙে যায় রঙটি ছুঁয়ে কিসে।

তাদের নিয়ে এসে ডাকি
'থুকু পুতৃল কিনবে নাকি ?'
'কিনতে পারি। কেমন পুতৃল ?' বলেই হাসিথুসি
একটি কাহন দাও ফেলে যে সঙ্গে মেনিপুষি।

মাটির বুকে আছে স্বপন আছে বুকের ভাষা, আর আছে যে রূপতরাসের দেশের যত আশা। ফুলের আশা লুকিয়ে সেতো মাটির তলে থাকে হঠাৎ আলোয় ফুটি উঠি গোপন সুরে ডাকে।

সেই মাটিকে নিয়ে ভাকি
'খুকু পুতৃল কিনবে নাকি ?'
'কেমন পুতৃল ? মাটির পুতৃল ?' বলেই হাসিথুসি
'দাও' বলে দাও হাত বাড়িয়ে, সঙ্গে মেনিপুষি।



আমার আছে সাত স্বপনের মন্ত্রপড়া রঙ্ সেই রঙেতে জাগার প্রহর-ঘটা বাজে ঢং। সেই রঙেতে জাগে মাটি, সেই রঙেতে রেঙে অচিন দেশের মান্ত্র্য সবে তাকায় স্বপন ভেঙে। মাটি-মান্ত্র্য নিয়ে ডাকি 'থুকু পুতৃল কিনবে নাকি '' 'কেমন পুতৃল ? মাটির পুতৃল ?' বলেই হাসিথুসি একটি হাতে নাও তুলে যে সঙ্গে মেনিপুষি।

হারেরে যে রঙ স্বপ্নে থেকে গোপন কথা কয়
সে রঙ এসে তুলির রঙে স্থরটি হয়ে রয়।
যার চোখে নেই রঙের স্বপন তুলিটি তার ফাঁকা,
খানিক মিছে রঙ ফলিয়ে মাটির পরে আঁকা।
আমি পুতুল নিয়ে ডাকি
'খুকু পুতুল কিনবে নাকি ?'
'কিনবো না গো, সে কোন্ কথা ?' বলেই হাসিথুসি
একট হাসো কেমনতর, সঙ্গে মেনিপুষি।

তুমি যখন ঘুমিয়ে পড়ো তখন এরা জাগে স্বপ্নে এসে কালে কালে 'খুকু' বলে ডাকে। দিনের কেলা রয় ঘুমিয়ে, তারার দেশে বাড়ী চাঁদের আলোয় হয়তো চাপে, মেঘের জুড়িগাড়ী। তবু ডাদের নিয়ে ডাকি 'খুকু পুতুল কিনবে নাকি ?' 'এদের কাছে স্বপন দেশের খবর আছে বুঝি—?' বলেই তুমি হেসে ফ্যালো, সঙ্গে মেনিপুষি।

# সেঘের ছবি

# নেগৰ ও আনোৰচিত্ৰ-শিল্পী—শ্ৰীকামাক্ষীপ্ৰসাদ চট্টোপাথ্যায়

ফোটোগ্রাফির আসল কথা এই নয় যে যত ভালো ক্যামেরা হ'বে ছবি উঠ্বে তত ভালো। যেমন দামী বেহালা বা পিয়ানো কিন্লেই সঙ্গীত-শাস্ত্র সব্বন্ধে ওস্তাদ হওয়া বায় না, ফোটোগ্রাফির বেলাতেও তাই। তবে স্ক্র্য় থেকে স্ক্রতম স্বরের উঠানামা ইত্যাদির জন্য যেরকম নিথুঁত যন্ত্রের প্রয়োজন ফোটোগ্রাফির নিথুঁত কারুকার্য্যের জন্যে সেই রকম দরকার শক্তিশালী লেন্স, ক্রতগতি শাটার (Shutter) ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বেশী যে জিনিষের প্রয়োজন তা' কোন দোকানে কিন্তে পাওয়া যায় না, সেটি হচ্ছে শিল্পী মন ও আলো-ছায়া সম্বন্ধে বথার্থ জ্ঞান। আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব আছেন যাঁদের আমার চেয়ে অনেক বেশী দামী ক্যামেরা আছে। কিন্তু তাঁদের অনেকেই আমাকে অনুযোগ করে' বলেন আমার তোলা ছবির মত তাঁদের ছবি হয় না। অনেকে আমার কাছে আসেনও ফোটোগ্রাফী সম্বন্ধে শেখ্বার জনা; তাঁরা হয়তো ভাবেন এমন কতকগুলো কায়দা আমার জানা আছে যেগুলো তাঁদের শিথিয়ে দিলেই তাঁরাও সর্বাঙ্গ স্কন্ধর ছবি তুল্তে পার্রবেন। তাঁদের সঙ্গে অনেক বড় বড় কথা বল্তে হয়, অনেক কৃট প্রশাের দৌরান্মো ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠ্তে হয়; জ্বণচ কোন যে বিশেষ উপকার হয় তা মনে হয় না। কারণ আলো ও ছায়ার পরিপূর্ণ জ্ঞান কেউ কাউকে দিতে পারে না।

ছবি তোলার প্রাথমিক যে কয়েকটি নিয়মকান্ত্রন তা' আয়ত্ত করা খুব কিছু শক্ত নয়। কি রকম আলোয় কি রকম exposure দিতে হবে, lensএর aperture কতটা ছোট-বড় হবে ইত্যাদি কয়েকদিন ছবি তুল্লেই বেশ বোঝা যায়। কিন্তু তা' সব্তেও খুব ভালো ছবি যখন বেরোয় না অনেকেই তখন ছবি তোলার ওপর একান্ত বিরক্ত হয়ে ক্যামেরাটা তুলে রেখে দেন—আল্মারি বা বাজের সবার নীচে পড়ে' থেকে তার ওপর অবহেলার ঝুল ওঠে স্কমে।

তবে এ কথাও ঠিক ছবি তোলার আগেই সবাইকার ভেতর পরিপূর্ণ শিল্পী মন ও আলো-ছায়ার জ্ঞান থাকেনা। ছবি তুল্তে-তুল্তে সেই সুপ্ত প্রতিভা অঙ্কুরিত হ'য়ে ক্রমশঃ পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। তা' ছাড়া অন্যেল্প তোলা ভালো ছবিগুলি বিশ্লেষণ ক'রে



कांच, ১७८९

দেখ্লেও অনেক উপকার পাওয়া যায়। আর সব সময়েই লক্ষ্য রাখতে হয় কিসের জন্যে ভালো ছবিগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে, নিজের ছবিতে কিসের অভাব রয়েছে।

আমার মনে হয় মেঘের ছবি তোলায় যতটা আনন্দ পাওয়া যায় অন্য কোন বিষয়ের ছবি-তোলায় ততটা আনন্দ থাকে না। বছরের রেশীর ভাগ দিনেই আকাশে মেঘ পাওয়া যায়; অন্য দৃশ্যের সঙ্গে ঠিক ক'রে মানিয়ে আংশিক বা পূর্ণভাবে মেঘে-ঢাকা আকাশকে ক্যামেরার মধ্যে বন্দী করতে পার্লে ছবিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির মনস্তব্ব এই জাকাশ আর মেঘের মধ্যে পড়ে' যায় ধরা। আর অনেক বছর পরে পুরোণো গ্রালবামের পাতাগুলো ওল্টাতে ও পান্টাতে সেই হারিয়ে যাওয়া স্থন্দর মুহূর্তগুলো যেন আবার ক্ষান্দিত হয়ে ওঠে।



ঝড়ের পরে

আকাশ ও মেঘের ছবি তোলা আগে থুবই অন্তবিধের ছিল। ফলে তথন যাঁৱা ছবি তুল্তেন স্বঞ্জে তাঁরা আকাশকে বাদ দিতে চেষ্টা করতেন, নইলে ছবির ওপরের দিকটা এমন প্রাণহীন রক্তশ্না ফুটে উঠ তে শাদা হয়ে যাতে ছবির সমস্ত সৌন্দর্য্যেরই অপমৃত্যু। কিন্তু ক্রমশঃ ক্যামেরা লেন্স, শাটার, ফিল্টার, ফিল্ম উন্নতির ইত্যাদির সঙ্গে

বর্তমান যুগে সে অসুবিধের মূলভেদ ঘটছে। এখন আর ছবির সেই রক্তশুনা ফ্যাকাশে শাদা জায়গাটাকে তুলির সাহায্যে মেঘ এঁকে দিতে হয় না; exposure দেবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের বর্ণ আর মেঘ ফিল্মের ওপর নিখুঁত ভাবে আঁকা হ'যে যায়। তাই আজকাল প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবির সৌন্দর্যা কেন্দ্র হচ্ছে মেঘ ও আকাশ এমন কি মেঘ না থাকলেও শুধু আকাশেরই এমন স্থানর বর্ণ ধরা যায় যা'র তলায় চাপা পড়ে' যায় সেই ফ্যাকাশে শাদা রঙ্

অনেকেই ছবি ভোলার সময় কাামেরা ও ফিল্মের দিকে যতট। নজর দেন, ফিল্টারের দিকে ভঙটা মনযোগ দেন না। অথচ আকাশ ও মেঘের ছবি তুল্তে গেলে এই ফিল্টার



মেদের ছবি শ্রীকামাকীপ্রসাদ চটোপাধাার

ভাদ্র, ১৩৪৫

পিনিষটার প্রয়োজন হচ্ছে, হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের মত। আমাদের দেশে যারা ছবি তোলেন ফিল্টার সম্বন্ধে জ্ঞান তাঁদের নেই বল্লেই চলে—এক টুক্রো হল্দে কি নীল কি লাল কাঁচ নিয়ে তাঁর। মাথা ঘামাতে মোটেই প্রস্তুত ন'ন। অথচ ফিল্টার জিনিষটার যে কি অবিশ্বাস রকম শক্তি আছে তা' যদি তাঁরা জান্তেন! আমার তো মনে হয় যে কোনও ছবি তোলার সময় ফিল্টার ব্যবহার করা উচিৎ—অবশ্য কি রঙের ফিল্টার

ব্যবহার করতে হ'বে তা' বিষয়বস্তুর ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে। কারণ, যদিও **আজকাল** ফিলা ও প্লেটের অনেক উন্নতি হয়েছে তবুও সব কটা বঙ্কে ছায়া প্লেটের বা ফিলোব ওপর পাওয়া যায়না – যদি না ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। ধরা যাক একটি ছোট মেয়ের ছবি তুলতে হবে: তার জামার **₹**€ नान. নীল, জুতোর রঙ্ সবুজ, চুলের রঙ্ সোণালী আর দেহের রঙ্ তুধের মত শাদা। যদি ফিল্টার না দিয়ে ছবি তোলা যায় জা হ'লে দেখা যা'বে ছবিতে শুধু উঠেছে একটি মেযের চেহারা এবং ঐ সবকটা রঙের জ্বন্যে সাদ ও কালো মাত্র এই হুটো রঙ্কেই দেখা যাবে —লাল সবুজ নীল ইত্যাদি সব রঙ গুলোর ফল হবে একই রকম। কিন্তু যদি ছবি ভোলার সময



বসস্তের প্রতীকার

একটা ফিকে হল্দে রঙের ফিল্টার ব্যবহার কর। যায় তা হলে যে ছবি উঠবে, আগের ছবির সঙ্গে তার কোন তুলনাই চলে না। মেয়েটির চুলের থেকে জুতো মোজা ইত্যাদি সব জিনিসের বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন ফল বা effect স্পষ্ট দেখা যাবে—ফিলটার লাগানোর জন্যে অবশ্য ফটোতে লাল নীল সবুজ ইত্যাদি রঙগুলো দেখা যাবে না—দেখা যাবে সেই সাদা ও কালো রঙ, তবুও আগের ছবির শাদা ও কালো রঙের চেয়ে এর সাদা ও কালো রঙের আকার অনেক তফাং। যেখানে ছিল লাল রঙ্ সে জায়গাটা ছবিতে উঠবে ঘোর কালো, যেটা ছিল সবুজ সেটা হবে একট্ ফিকে কালো, নীল রঙ্ হবে আরও ফিকে কালো ইত্যাদি। আগের ও পরের ছবির ত্থানা প্রিন্ট পাশাপাশি রাখলে সহজেই বোঝা যাবে কতটা আকাশ-পাতাল তফাং হয়েছে মাত্র এক টুকরো হল্দে কাঁচ ব্যবহার করার জন্ম।





क्रींग, ५०८वे

মেঘের ছবি ভোলার কথাই এবার বলি।

মেঘ নানা ধরণের আছে, কোনটা পাখীর পালকের মত হাল্কা আর শাদা কোনটা বা রাত্রির ছায়ার মত গম্ভীর ও কালো। শরৎকালে এক রকম মেঘ দেখা যায়, কালবৈশাথি ঝড়ের আগে দেখা যায় মেঘের রঙ্ আর এক রকম, আষাঢ়ের আকাশে রষ্টি পড়ার আগে ও পরে দেখা যায় বিভিন্ন ধরণের ও বিভিন্ন রঙের মেঘ। কোন মেঘ দেখলে হঠাৎ খুশীতে ভরে যায় সমস্ত মন। কোন মেঘ আবার স্থালের হেড পণ্ডিতের মত মুখটা করে থাকে অযথ। গম্ভীর ও ভারি।



त्मन ७ द्योज

এখন এই সমস্ত বিভিন্ন ধরণের মেঘের ছবি তুলতে গেলে বিভিন্ন ধরণের ফিলটার ব্যবহার করা প্রয়োজন। এবং মেঘের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বা মান্তবের জীব-জন্তর ছবি তোলার সময়েও আলাদা আলাদা রঙের ফিলটার লেন্সের সমানে লাগান উচিত।

মেঘের ছবি তুলতে গেলে প্রথমতঃ ব্যবহার করা উচিত প্যানক্রোম্যাটিক ফিল্ম বা প্লেট:

কোভাকের প্যানাটমিক্ বা আগ্ফার স্থপ্যারপ্যান ফিলাই ভালো—এই ফিলোর আর একটা মস্ত গুণ—এথেকে ছবির অনেক বড় এনলার্জনেণ্ট করা যায়। আগেই বলেছি ফিলটার ব্যবহার করলে বিভিন্ন জিনিষের রঙ বিভিন্ন ধরণের সাদা ও কালো হয়। তাই মেঘের ছবি তোলার সময় ফিল্টার দিয়ে ছবি তুললে আকাশের রঙ্হয় এক রকম এবং মেঘের রঙ হয় আর এক রকম। তাতে মেঘের ছবি বেশী স্থানর ও স্পষ্ট হয়ে খোলে।

উদাহরণস্বরূপ এখানে কতকগুলি ছবি দিলুম। প্রত্যেকটি ছবির বিশেষত্ব কোথায় এবং কি ভাবে তোলা হ'য়েছে তা' নীচে লিখ্চি:

(১) বড়ের আগে (প্রচ্ছদপট)—এ' ছবিটা দেখ্লেই মনে হয় না কি যে ক্ষিপ্ত দৈত্যের মত মেঘটা তেড়ে আসছে। এখানে মেঘের কারিকুরি বিশেষ দেখা যাচ্ছে না, শুধু কালো মেঘের শেষে দেখা যাচ্ছে রূপোলি আলোর পাড়। একটা বিরাট ঝড়ের প্রতীক্ষায় নিক্ষপ গাছ শুলো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, চার্দিকে একটা থম্থমে ভাব। মেঘটার রং আসলে



মেঘের ছবি শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভান্ত ১৩৪৫

এতোটা কালো ছিল না, কিন্তু ঝড়ের আব্হাওয়াকে থ্ব স্পষ্ট করে বোঝাবার জ্ঞাতে এখানে সমস্ত মেঘটাকেই ইচ্ছে করে অমাবস্থার আকাশের মত কালো ক'রে ফেলা হ'য়েছে। ঘোর হল্দে ফিল্টার ( deep yellow filter ) এখানে ব্যবহার ক'রেছিলুম এবং বিকেল তিনটের

সময় exposure দিয়েছিলুম এফ আটু এ ্ৰত সেকেও (F 8, Tooth part of a second). খুব কম exposure দেওয়ায় মেঘের রঙ্টা কালো হ'বার সহায়তা ক'রেছে। (২) ঝড়ের পরে—(ছবি ৯৪৮ প্রঃ) ঝড় যে শেষ হয়েছে এ ছবিটা দেখালে সে কথ। আর স্পষ্ট করে 'বলে' দিতে হয়না। মেঘগুলো ছেঁডাখোঁড়া আগের ছবির মত তা'দের মধ্যে সেই জমাট্-বাঁধা থমথমে ভাবখানা নেই। বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার দরুণ মেঘের সেই ভারি কালো রঙও হয়েছে অদৃষ্য। নিষ্পত্র রিক্ত গাছগুলোও যেন বলে দিচ্ছে একটা সাজ্যাতিক ঝড় এসে' ভা'দের বুঁটি নাড়িয়ে সমস্ত পাতার সজ্জা নির্মমভাবে দিয়েছে ঝরিয়ে। তা' ছাডা এ' ছবিখানা দেখলেই মনে হয় এখুনিই মেঘে-মাজা নীল আকাশখানা হেসে' উঠ বে। এই ধরণের হাল্কা ও সাদা



বাড়ীর পথে

রঙের মেঘের ছবি তুল্তে গেলে' ফিকে লাল রঙের ফিল্টার (light red filter) ব্যবহার কর্তে হয়। তাতে উকি ঝুঁকি মারা নীল আকাশখানার রঙ কালো হয়ে যায় এবং ফলে সাদা মেঘ আরও চমংকার খোলে। এখানে গাছপালা মাটি ইত্যাদি সব কিছুকে ইচ্ছে করে' কালো বা silhouette করে' দিয়েছি; ছবির সৌন্দর্য্য ও ভাব ফোটাবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য ক'রেছে। বিকেল চারটেয় এ' ছবি ভোলা হয়েছিল; exposure দিয়েছিলুম এফ েওডে ক্রিন্ত সেকেগু (f 5.6, মান্ত th part of a second) (গোড়ার ছবি দেখ )।

(৩) বসস্তের প্রতীক্ষায় (পৃঃ ৯৪৯)—সাধারণ এত মেঘ্লা দিনে তুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ এ ছবিটা তুলে'ছিলুম। এই রকম পাতা মরা শীর্ণ ডালপালা মেলা গাছের পেছনে মেঘ জম্লে ছবি খুব ভালো হয়। দৃখ্যটা খুবই সাধারণ, অথচ কি রকম চমংকার হ'য়ে উঠেছে ভাখো!



Str. 3080

কিকে হল্দে ফিল্টার ও এফ্ ১১র 🔆 সেকেও ( f 11, 🕏 th part of a second ) exposure এ ছবিটা তুলে ছিলুম।

- (৪) মেঘ ও রৌদ্র (পৃঃ ৯৫০)—সূর্য্যের আলোয় ঝল্সানো কোনও কোন অলস্থ দিনের চপুরুরহঠাৎ দেখা যায় ক'য়েক টুক্রো হাল্কা শাদা মেঘ ক'য়েক মুহুর্ত্তের জন্ম সূর্য্যটাকে ঢেকে' কেল্লো এবং উজ্জ্বল হীরের মত সেই মেঘের চারদিক্ থেকে তীরের মত তীক্ষ্ণ রোদ ঠিক্রে পড়া কুর্যারশি-ভলোকে ধরবার জন্মে গভীর লাল ফিল্টার (deep red filter) ব্যবহার কর্তে হয় এবং exposure সম্বন্ধেও হতে হয় থব সতর্ক। কারণ exposure সামান্ম বেশী-কম হলেই ওই ধরণের রশ্মিগুলো পাওয়া যা'বে না। ছপুর ছ'টোর সময় এফ্ ৮এ 👆 সেকেগু (f ৪, 🖧 th part of a second) তোলা হ'য়েছিল।
- (৫) বাড়ীর পথে (পৃঃ ৯৫১)—এই ধরণের ছবি তোলা থুব শক্ত। কারণ মেঘের ছবি তোলার সময় দিতে হয় থুব কম exposure, কারণ মেঘের মধ্যে সূর্য্যের আলাে থাকে থুব বেশা। এবং মানুষ, জীবজন্ত বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি তোলার সময় exposure দিতে হয় কিছু বেশী। ফলে একসঙ্গে মেঘ ও মানুষ জীব-জন্তর ছবি তুল্তে গেলে কি exposure দেবাে এই নিয়ে মহা অস্থবিধেয় পড়তে হয়। এ'ক্ষেত্রে ফিল্টার বাছাই ও exposureএর ওপর নিথুঁত দখল থাকা একান্ত আবশ্যক। কারণ ভূল রঙের ফিল্টার বাছলে ও exposure বেশী কম হলে হয় মেঘটা আস্বে থুব ভালাে কিন্তু অন্ত সব জিনিষ কালাে ( silhoutted) হয়ে যা'বে কিংবা অন্ত সব জিনিষ আস্বে পরিকার কিন্তু মেঘের বর্ণ ও উজ্জন্য হ'বে নই, এবং বেশী ভূল হ'লে হয়তাে কোন রকম মেঘের চেহারাই দেখুতে পাওয়া যা'বে না। অনেক সময়ে এ' ধরণের ছবি তুল্তে গেলে একাধিক ফিল্টাের ব্যবহার কর্তে হয়েছে। বিকেল সাড়ে তিনটের সময় এ' ছবি তোলা হ'য়েছিল; থিকে হল্দে ও সবুজ ফিল্টার (light yellow and light green filter) ব্যবহার করেছিলুম exposure—এফ্ নুই সেকেণ্ড (f 5'6 ঠি th part of second).

এখানে যতগুলি ছবি ছাপানো হ'ল সবগুলি তুল্তেই হয় কোভাক্ প্যানাটমিক্ বা আগফা আইসোপ্যান্ রোল ফিল্ম ব্যবহার করেছি।

এই প্রবন্ধে শুধু মেঘের ছবি ভোলাই আলোচনা কর্লুম। ভবিদ্বাতে, অন্য নানা বিষয়ের ছবি ভোলা সম্বন্ধে লেখ্বার ইচ্ছে রইলো। এই সমস্ত ছবি দেখে ও এ প্রবন্ধ পড়ে ভোমাদের ও ভেতর উৎসাহী একজন ছেলে-মেয়েও যদি কিছু কিছু ভালো ছবি তুল্তে পারো তা হলে আমার এ প্রবন্ধ সার্থক হয়েছে বলে মনে কর্বো।



# দশম পরিচ্ছেদ

হানা দেবালয়ের জীবন্ত পাথর ]

মাণিকের অন্তমানও বার্থ হয় নি, তার ফন্দিও বার্থ হ'ল না !

মিনিট-পাঁচেক পরেই দেখা গেল, ওধারের বনের ভিতর থেকে কারা যেন বেরিয়ে আসছে। দূর হ'তে তাদের দেখাছে খুব ছোট ছোট।

স্থান বিশ্ব বিশ্

—"কই, দেখি দেখি" ব'লে সাগ্রহে অমলবার দ্রবীণটা স্থন্দরবারর হাত খেকে প্রায় একরকম
ক কেড়েই নিলেন এবং নিজের চোথে লাগিয়েই ব'লে উঠলেন, "ঐ তো চ্যান্! ঐ তো ইন্! সাত ঘাটের
জল ঘেঁটে এতদিন পরে ইচক্ষে আবার প্রভূদের দেখা পেল্ম! ওরে ও পাপিষ্ঠ, ওরে অ পিশাচ! স্থরেনবার
আর জয়ন্তবার তোদের হাতেই প্রাণ দিয়েছেন! তোরা গোপীনাথকে খুন করেছিন্, আমাকেও বধ করতে
এসেছিলি!.....আঁয়াঃ! চ্যানের বা-হাতে যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা! তাহ'লে পশুরাতে মাণিকবার্কেও ওরা
মারতে এসেছিল! হাতী সিং, বন্দৃক ছোঁড়ো—বন্দৃক ছোঁড়ো! হতভাগাদের পাগ্লা কুকুরের মত মেরে
ফেল।"



ভান্ত, ১৩৪৫

প্রভুর ছকুম পালন করবার জন্মে হাতী সিং তথনি বন্দুক তুললে, কিন্তু মাণিক তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললে, "বন্দুক নামাও হাতী সিং, আমি যথন বলব তথন ছুঁড়বে! অমলবাব, আপনি বড়ই উত্তেজিত হয়েছেন, শাস্ত হোন্! ওদের আরো কাছে আসতে দিন্!"

অমলবার টেচিয়ে বললেন, "উত্তেজিত হব না—বলেন কি ? ঘমদ্তদের দেখলে কি শাস্ত হয়ে থাকা যায় ?"

স্থারবার প্রমাদ গুণে বললেন, "অমলবার্ই সব পণ্ড করবেন দেখছি! অত চ্যাচালে ওরা কি আর কাছে আসবে "

তখন অমলবাৰ লজ্জিত হয়ে বললেন, "মাপু কক্ষন, আর আমি কথা কইব না!"

ততক্ষণে মাঠের লোকগুলে। অনেকটা এগিয়ে এসেছে, তাদের চেহারাও মোটাম্টি দেখা যাচ্ছিল। তারা সবাই হয় বন্ধী, নয় ভামদেশের লোক এবং তাদের ভিতরে সর্বাহে দৃষ্টি আকর্ষণ করে চ্যানের অসম্ভব দীর্য ও বলিষ্ঠ দেহ। এবং তাকে দেখেই বেশ বোঝা যায় যে, কাটা-আঙুলের যন্ত্রণায় তার অবস্থা বিলক্ষণ কাহিল।

মাণিক বললে, "আন্তন, এইবারে বন্দুক নিয়ে আমরা প্রস্তুত হয়ে থাকি। পায়ের দিকে গুলি ক'রে গুদের অকর্মণা করতে পারলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, নরহত্যায় দরকার নেই—কি বলেন স্থন্দরবার ?"

—"বেশ, ভাই দই।"

এইবারে শক্রবা বন্দুকের নাগালের ভিতরে এসে পড়ল।

হন্দরবাবু বললেন, "ওরা যে কেন এতক্ষণ দল বেঁধে আমাদের আক্রমণ করে নি, এইবারে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে ! ওদের কাছে আছে মোটে একটা বন্দুক !"

মাণিক বললে, "এইবারে আমাদের চারটে বন্দুক গৰ্জন করতে পারে,—ওদের আর এগুতে দেওয়া উচিত নয়!"

क्ष्मद्भवावू वनत्नन, "उग्नान्, हू, थि !"

একসঙ্গে চারটে বন্দুক অগ্নি-উদ্গার করলে—সঙ্গে সঙ্গে মাঠের উপরে সর্ব্ধপ্রথমে ধরাশায়ী হ'ল ইনের বাঁট্কুল দেহ! বাকি সকলে মহা ভয়ে আর্ত্তনাদ ক'রে যেদিক থেকে আসছিল আবার সেইদিকে দৌভতে আরম্ভ করলে!

এদিক থেকে বিতীয় বার গুলিবৃষ্টি করা হ'ল। এবারে লোকগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে পাগলের মত মাঠের নানাদিক ছুটতে লাগল, আর একজন আহত হয়ে মাটির উপরে আছাড় থেয়েও আবার কোনরকমে উঠে ভোঁ-দৌড় মারলে! কিন্তু দৌড়তে পারছিল না কেবল ইন্, সে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে আর ভয়ে চ্যাচাতে চ্যাচাতে কোনরকমে একটু একটু ক'রে এগিয়ে যাছিল! তার ছ্র্দাণা দেখে চ্যান্ আবার ফিরে এল এবং একহাতে ইনের দেহকেন্সে ঠিক শিশুর দেহের মতই নিজের কাধের উপরে তুলে নিয়ে আবার দৌড়তে আরম্ভ করলে!

পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়



ভাত্ত, ১৩৪৫

অমলবাব্ চ্যান্কে টিপ্ করে বদুক ছুঁডলেন, কিন্ত গুলি তার গায়ে লাগল না।

আরো ছ'একবার গুলির্ষ্টির পর মাণিক বললে, ''ষণেষ্ট হয়েছে, আর টোটা নষ্ট ক'রে লাভ নেই! গুরা নানাদিকে দৌড় মেরেছে. আবার বন-বাদড় ভেঙে একসঙ্গে মিলতে গুদের আনেকক্ষণ লাগবে। তার পরেও আজ আর গুরা আমাদের পিছু নিতে সাহস করবে ব'লে মনে হয় না।"

স্থানবার্ মাণিকের পিঠ চাপড়ে বললেন, "হঁটা, ব্যাটার। যত-বড় গুলিখোরই হোক, আবার গুলি খাবার জন্মে ওরা আর শীঘ্র ব্যস্ত হবে ব'লে মনে হচ্ছে ন। । · · · ভ্রম, মাণিকের বৃদ্ধির জ্বয়।"

পথ চলতে চলতে মাণিক জিজ্ঞাসা করলে, ''আছে। অমলবাব্, এই পদারাগ-বুদ্ধের কোন ইতিহাস জানেন পু''

অমলবাব্ বললেন, ''ঠিক পদারাগ-বৃদ্ধের ইতিহাস জানিনা বটে, তবে ওকারধামের ইতিহাসে এরই মত এক মরকত-বৃদ্ধের কথা শোনা যায়। ওকারধাম সামাজ্যের রাজধানী যশোধরপুরে এই মরকত-বৃদ্ধে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। \*

মরকত-বৃদ্ধ নিয়ে তর্ক চলছে। কেউ বলেন, এখন এই মৃত্তি জাপানে আছে: কেউ বলেন, কর্মোজা দ্বীপে আছে; কেউ বলেন, জাভায় আছে। ওল্পারধানের পতন হয়, শ্রামদেশের দ্বারা। ওদেশের লোক বলে, তালের রাজধানী ব্যাঙ্গক সহরের মন্দিরে যে সব্জাভ পাথরে গড়া বৃদ্ধমৃত্তি আছে, সেইটিই হ'চ্ছ প্রবাদপ্রসিদ্ধ মরকত-বৃদ্ধ। কেবল মরকত-বৃদ্ধ নয়, ওল্পারধানে নাকি একটি স্বর্ণময় বিরাট শিবলিঙ্গ ছিল। ওল্পারধানের বাসিন্দারা থেইস্ নামে একটি জাতিকে অত্যক্ত ঘুণা করত। এই থেইস্রা বাস করত বর্তমান শ্রামদেশে। এখনো যারা ওখানে বাস করে তারা ঐ থেইস্দেরই বংশধর।.....বারংবার পরাজ্ঞের পর থেইস্রা অবশেষে বিশেষ আয়োজন ক'রে ওল্পারধানকে হঠাৎ আক্রমণ করে। একটা বড় যুদ্ধে তারা জ্বমী হয়। জনৈক ভগ্রদৃত সেই থবর নিয়ে ফিরে এল। ওল্পারধানের সেনাপতি বললেন, "তোমার থবর মিথাা হ'লে তোমার প্রাণদগু হবে। আর তোমার থবর সত্য হ'লেও তোমার প্রাণদগু হবে। কারণ সবাই যথন বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে, তখন তুমি কাপুরুষের মত পালিয়ে এসেছ!" ভগ্রদৃতের প্রাণদগু হ'ল, কিন্তু ওল্পারধান রক্ষা পেলে না। পুরোহিতরা নগর-রক্ষা অসম্ভব দেখে মরকত-বৃদ্ধ, স্বর্ণ-শিবলিঙ্গ, অন্ত অন্ত ম্বানির বিগ্রহ আর রাশি রাশি হীরে-মণি-মূকা তখনি সরিয়ে ফেলে গুপ্তস্থানে লুকিয়ে রাখলেন। আনেকেরই দৃঢ়বিশ্বাস, বিজ্ঞাী থেইস্রা সে-সব গুপ্তধন খুঁজে পায় নি। ওল্পারধানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আজও কত লোক সেই গুপ্তধন খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু আজও কেউ তার ঠিকানা আবিন্ধার করতে পারে নি! আমাদের এই পল্বরণি-বন্ধ সেই গুপ্তধনেরই অংশবিশেষ কিনা, কে তা বলতে পারে প্র

<sup>&</sup>quot;And in Yacodharpura, which is the Great Capital of the Khmer people and the finest city in all of Asia, there is a statue of the Lord Buddha sitting upon the coiled cobra which is the emblem of that race. And this statue was fashioned out of emeralds so cunningly matched and cemented together that the whole work sums as one solid emerald and shines with a green light so intense that none but the faithful may look upon it."



**डास.** ১७८९

বৈকাল অতীত হয়ে গেছে, স্থ্যালোক তথন আরণাের নাথার উপরে গিয়ে উঠেছে। দিনের আলােয় চতুন্দিক সম্ভ্রল বটে, কিন্তু এমন নির্জ্জন ও নিশুদ্ধ থে, রাত্রির শুদ্ধতার সঙ্গে তুলনা করা চলে।

আবো মাইল-খানেক পথ পেরিয়ে অমলবাব্ উচ্ছ্ দিত কণ্ঠে ব'লে উঠলেন, "ঐ সেই সপ্থ-তালগাছ!" স্বন্ধবাব্ বললেন, "সপ্থ-তালগাছ আবার কি ১"

— "ঐ হচ্ছে আমাদের পথের শেষ-নিশানা। পাশাপাশি ঐ যে সাতটা তালগাছ দেখছেন, ওর পরেই সেই ভাঙা-মন্দিরের প্রকাণ্ড বাঁধানো চত্তর—-অর্থাৎ আমাদের পথের শেষ!"

কিন্তু পথের শেষে এসে মাণিকের মনে জয়ন্তের শোক আরো বেশী ক'রে জেগে উঠল। জয়ন্তের জন্তেই এদেশে আসা, পদারাগ-বৃদ্ধের জন্তে তারই আগ্রহ ছিল অফ্রন্ত। জয়ন্ত নেই তবু যে সে এপানে এদেছে, এ কেবল বন্ধুর ব্রত উদ্যাপন করবার জন্তে! সে মনে-মনে প্রতিক্ষা করলে, 'যদি তাদের চেষ্টা সক্ষল হয়, তবে অমলবাবুর হাতে প্রারাগ-বৃদ্ধকে সমর্পণ ক'রে সে সর্বায়ে চ্যান্ আর ইন্কে গ্রেপ্তার করবে। যতনিন এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারবে না, ততদিন সে স্বনেশে ফেরবার কথা মনেও আনবে না ?'

তারা সপ্থ-তালের তলায় এসে দাঁড়াল। তারপর একটা বাঁশবনের প্রাচীর পার হয়েই সকলে সবিশ্বায়ে দেখলে, তাদের চোখের সামনেই রয়েছে, চারিদিকে প্রায় ছই মাইল বিস্তৃত একটা মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে পাথরে-বাঁধানে। একটি প্রকাশু চত্তর। এবং চত্তরের মাঝখানে একটি পুন্ধারণী। পুন্ধরিণীর এক কোণ দিয়ে যে-রাস্ত'টি পশ্চিম মুখে চ'লে গিয়েছে, তাবই প্রাস্তে দেখা যাচ্ছে মস্ত একটি পাথরের মন্দিরের কতক অংশ। মন্দিরের বাকি অংশ গাছপালার ভিতরে ঢাকা পড়েছে।

সকলে যখন পুকুর-পাড়ে গিয়ে দাঁ ঢ়াল, স্থন্দরবার বললেন, "এইবারে পদারাগ-বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তম্, বার কর তো মাণিক, তোমার সেই সোনার চাক্তিখানা।"

মাণিক পকেট থেকে চাক্তি বার ক'রে ফুলরবাবুর হাতে দিয়ে বললে, "আপনিই তা'হলে নক্সার পাঠোদ্ধার ক'রে আমাদের বাহবা লাভ কর্মন!"

্রুন্দরবাবু অবহেলা-ভরে বললেন, "পুলিসে চাকরি নিয়ে ঢের ঢের হেঁয়ালী জলের মত প'ড়ে ফেলেছি, এ তো সামান্ত নক্কা মাত্র !·····

ছম্! নক্সায় এই তো রয়েছে পুকুরটা, চারদিকে এই তো চারটে ঘাটের সিঁড়ি! কিন্তু নক্সায় পুকুরের পশ্চিম কোণে এই যে তিন-কোণা চিহ্নিত জায়গাটা রয়েছে, আসল পুকুরের পশ্চিম কোণে তেমন ধারা কিছুই তো দেখছি না!" \*

মাণিক হাসতে হাসতে বললে, "ওকি স্থন্দরবারু, এরি-মধ্যে মাথা চুল্কোচ্ছেন কেন ?"

— "মাথা চুল্কোচ্ছি কি সাধে ? এ নক্সাখানা কেউ ঠাটা ক'রে আঁকেনি তো ?"

"রংমশালে"র বিতীয় সংখ্যার প্রকাশিত মন্দিরের নরা। দেখুন।

## পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়



ভা**स, ১**৩8€

—"বোধহয় না। আচ্ছা, দিনের আলো থাক্তে থাকতে আগে মন্দিরের ভেতরে চলুন। সেখানে গেলে হয়তো কোন হদিস্ পাওয়া যাবে !"

--"ঠিক বলেছ। তাই চল।"

দিনের আলো তথন নিবৃ-নিবৃহবার সময় এসেছে। পাথীরা বিদায়ী গান গাইতে গাইতে বাসার দিকে ফিরতে স্থক করেছে। স্থায়ের কিরণ আর দেখা যাচ্ছে না—যদিও অন্ধকারের ঘুম এখনো ভাঙেনি।

মাঝখানে প্রকাশু এক মন্দির, তার উপর দিকটা ভেঙে পড়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, সম্পূর্ণ অবস্থায় এ-মন্দিরটা অন্ততঃ একশো ফুটের কম উচু ছিল না। মন্দিরের আগাগোড়া কাক্ষকার্য্যে আর ছোট-বঙ্ মূর্ত্তিতে ভরা। কিন্তু তার অধিকাংশই ভেঙে বা লুপু হয়ে গিয়েছে মহাকালের নির্দ্দিরতায়। বড় মন্দিরের চারপাশে যে চারটি ছোট মন্দির ছিল, এখন তাদের সামান্য চিহ্নাত্র অবশিষ্ট আছে। এখানে যেদিকেই তাকানো যায়, কেবলই প্রংসের লীলা স্তম্ভিত হয়ে আছে মৃত্যু-স্তব্ধতার কোলে। মন নেতিয়ে পড়ে, প্রাণ হা-হা করে, চোপে বিষয়তা জাগে।

সকলে ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করল। মন্দিরের ভিতরে তথন আলো-আঁধারের থেলা আরম্ভ হয়েছে—সহজে দূরের জিনিয় স্পষ্ট চোখে পড়ে না।

চূড়া ভেঙে পড়েছে ব'লে উপর-পানে তাকিয়ে দেখা গেল, পশ্চিমের আরক্ত রাগে রঞ্জিত নীলাকাশকে।

মন্দির-গর্ভ খুব প্রশন্ত, তার মধ্যে বড় বড় অনেকগুলো হল-ঘরের ঠাই হ'তে পারে। ভিতরের চারকোণে চারিটি মান্থবের চেয়েও ডবল বড় 'অবলোকিতেশ্বর' বুদ্ধের দণ্ডায়মান মৃত্তি। একটি মৃত্তি কতকটা ঘট্ট আছে, বাকি মৃত্তি তিনটির কাকর দেহের উপরিভাগ নেই, কাকর পদযুগল নেই, কাকর মৃত্ত নেই। দেওয়ালেও কোদিত ভাস্বা্য কাজ আছে, কিন্তু অস্পষ্ট আলোতে ভালো ক'রে দেখা যায় না।

মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের সামনে প্রকাও একটি মৃত্তি শূন্য বেদী রয়েছে—কালে। পাথরে গড়া। সেইদিকে অঙ্গুলি নিদ্দেশ ক'রে অমলবাব্ বললেন, "ওরই ওপরে আমর। সেই ছোটু বৃদ্ধমৃত্তিটি পেয়েছিলুম।"

মাণিক একটু আশ্চর্যা হয়ে বললে, "অতটুকু একটি মৃত্তির জন্যে এত-বড় একটা মন্দিরের এত-বড় কালে। পাথরের বেদী গড়া হয়েছিল! সে মৃত্তি কখনে। এমন মন্দিরের প্রধান দেবত। হ'তে পারে না!"

অমলবাবু বললেন, "আমারও সেই দন্দেহ হয়। বিশেষ, মন্দিরের অপ্রধান মৃত্তি গুলিই যথন এমন প্রকাণ্ড!" আমার বিশাস, বেদীর উপর থেকে প্রধান মৃত্তিটিকে হয়তো কোন কারণে সরিয়ে ফেলা



Str. Suse

হয়েছিল। পরে পূজার বেদীতে দেবতার অভাব কতকট। দূর করবার জন্যে কোন ভব্ত এই মূর্বিটিকে স্থাপন করেছিল।"

—"খুব সম্ভব, তাই।"

স্থানবাৰ এতকণ নিৰ্বাক ও হতভাষের মত নক্সার সঙ্গে বেদীটি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা কর্মিলেন।

অমলবার্ তাঁর অবস্থা দেখে হেসে ফেলে বললেন, "কি স্তন্দরবার, নক্সা দেখে কিছুই বুঝতে পারছেন না তো ? আমিও পারি-নি !"

হন্দরবাব বললেন, "হুম্, এ হচ্ছে একথানা বাজে নকা। কোন পাপ্পাবাজের আঁকা। আমবা স্বাই হচ্চি মহা হাঁদা-গঙ্গারাম, এক-টুকরো হিজিবিজি দেখে যমালয়ের রাস্যায় ছুটে এনেছি। পদ্মরাগ-বৃদ্ধ! সোণার পাপর-বাটি! যা নয় তাই।"

মাণিক চাক্তিখানা স্বন্দরবাবুর হাত থেকে নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

মন্দিরগর্ভে অন্ধকার তথন আলোকের শেষ আভাটুকুও নিবিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল। সেই মহানিজ্জনিতার অদেশে, সেই মান্ধাতার আমলের মন্দিরের প্রাচীন শুরুত। যেন ঘনায়মান ও হিংল অন্ধকারের মৃষ্টি ধ'রে সকলের প্রাণ-মনের উপরে চেপে বসতে চাইছিল। উপর দিকে হঠাৎ বাট্পট্ বাট্পট্ শন্দ হ'ল—নিরবছিল নীরবতার মাঝখানে সেই শন্ধগুলোকে শোনালে। যেন বন্দুকের আওয়াজের মত। চম্কে এবং দোছল ভূঁড়ি নাচিয়ে লাফিয়ে উঠে স্করবাব্ সভয়ে উদ্ধৃম্থে দেখলেন, ভাঙা মন্দিরের কাঁকে তখনো-উজ্জল আকাশপটে কালে। কালো চলন্ত দাগ কেটে কি-কতকগুলো উড়ে গেল।

অমলবাৰু বললেন, "বাতৃড় !"

হক্ষরবার বললেন, ''না, অন্ধকারের কালে। বাচ্ছা!

মাণিক নিজের মনেই বললে, "নক্সায় বেদীর গায়ে সিঁড়ি আঁকা রয়েছে। কিন্তু এখানে কোখায় সিঁড়ি ?"

স্থানবাব বললেন, "প্রতিধ্বনিও বলবে—কোথায় সিঁড়ি? ও সিঁড়ি-ফিড়ি কিছুই পাওয়া যাবে না, আমাদের কাদা বেঁটে মরাই সার হ'ল, জয়ন্ত-বেচারা বেঘারে প্রাণ দিলে, এখন তাড়াতাড়ি এখান থেকে গালাই চল মাণিক!"

—"পালাবো, কেন ?"

— "এ জায়গাটা ভালো নয়! আমার বৃক ছাঁৎ-ছাঁৎ করছে! তম, আমার বৃক্ত অকারণে ছাং-ছাং করেনা, এটা নিজ্মই হানা মন্দির!" পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেক্রকুমার রায়

ভাদ্র, ১৩৪৫

মাণিক হেসে উঠল—তার হাস্থ্রনি মন্দিরের অন্ধকার-ভর। কোণে কোণে প্রতিধ্বনি তুললে, শোনালে। ঠিক অন্ধকারের হাসির মত ।

স্থলববাব্ অস্বস্থিপূর্ণকণ্ঠে বললেন, "তুমি হেসোনা মাণিক। এমন অস্বাভাবিক স্তক্কতা তুমি কথনো অস্তব করেছ? একমাইল দূরে একটা আল্পিন পড়লেও গেন শোনা যায়! এ স্তক্কতা যেন নিরেট, হাত দিয়ে ছোয়া যায়! এ স্তক্কতা যেন ওজনে ভারি—বুকে জাতাকলের মত চেপে বসে! এ যেন স্তক্কতার মহাসাগর,—আমাদের কথাগুলো যেন মুখ থেকে বেরিয়েই এই স্তক্কতার অতলে তলিয়ে যাচ্ছে!"

মাণিক কোন ক্থায় কাণ না পেতে মন্দিরের বেদীর উপরে হাত বুলোতে লাগল। তারপর ফিরে বললে, "অমলবাব্, এ বেদীর গায়ে কখনো যে কোন সিঁড়ি ছিল, তার চিহ্নটুকুও দেখছি না! অথচ নক্ষায় সিঁড়ি আঁকা রয়েছে! এর মানে কি ?"

- —"আমার বোধ হয় এ নক্সাথানা অন্ত কোন জায়গাকার!"
- "অসম্ভব! নক্সার সঙ্গে এপানকার বাকি সমস্তই তবছ মিলে যাচেছে! এই সিঁড়ির হয়তো কোন গুপু অর্থ আছে।"
- "থাকতে পারে। কিন্তু আমরা কেউ তা জানি না। স্কুরাং **আমাদের পকে ও-গুপুত্রও** থাকা-না-থাকা চুই-ই সমান।"

হঠাৎ স্থানরবাবু আঁংকে ব'লে উঠলেন, "মাণিক, মাণিক! কে যেন এখানে চাপ। হাসি হাস্ছে!" মাণিক বললে, "কৈ শু"

- -- "হাসি আবার থেমে গেল!"
- —"ও আপনার মনের তুল। আমি কোন হাসি শুনি নি।"
- -- "অমলবাব, আপনিও শোনেন নি ?"
- —"না। কে আবার হাসবে. এথানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই।"
- "ছম্, শুনিনি বললেই হ'ল ? আমি পট শুনেছি! কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে হাসি চেপে রাথবার চেটা ক'রেও পারলে না!"
- —"তাহ'লে আপনার পিছনে ঐ যে বৃদ্ধদেব দাঁড়িয়ে আছেন, ওঁকে জাগ্রত বলে মানতে হয়! আপনার ভয় দেখে উনিই হেনে ফেলেছেন!"

স্নারবার তাড়াতাড়ি ছ পা পিছিয়ে এদে ফিরে তাকালেন।



क्रांस. ५७८७

আসন্ত সন্ধার আবছায়া মেঘে প্রকাণ্ড "অবলোকিতেখর" দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর প্রশুর-চক্ষ্র প্রশাস্ত ন স্থন্দরবাব্র মুখের পানেই তাকিয়ে আছে এবং তাঁর ওঠাধর স্লিগ্ধহাস্যে বিক্সিত! স্থন্দরবাব বিস্ফারিত আড়েষ্ট চোথে দেখলেন, আচম্বিতে বৃদ্ধমৃত্তি জ্যান্তো হয়ে টল্মলিয়ে ন'ড়ে উঠল!



অবলোকিতেশ্বর দাঁড়িরে...

— "হুম, বাপ্!" ব'লে স্থন্ধবাবু স্থাীর্য এক লাফ মেরে একেবারে মাণিকের ঘাড়ের উপরে এসে পড়লেন! অমলবাবু উত্তেজিত স্বরে বললেন, "বৃদ্ধদেব ন'ড়ে উঠেছেন মাণিক! আমি স্বচক্ষে দেখেছি!

মানিক বিশ্বিতভাবে তাকিয়ে দেখলে. মূর্ত্তি যেমন স্থির ছিল তেমনই রয়েছে! সে ভং সনার স্বরে বললে, "আপনার। ছজনেই পাগল হ'লেন নাকি ১"

স্থারবাব্ ঠক্-ঠক্ করে কাপতে কাপতে বললেন,
"পাগল এখনো হইনি মাণিক, কিন্তু পাগল হ'তে আর
বেশী বিলম্বও নেই! পাথরের মৃত্তি হাসে, পাথরের মৃত্তি নড়ে,
—এমন ব্যাপার কেউ কগনো দেখেছে ?

মাণিক এগিয়ে বৃদ্ধমৃতির গায়ে হাত রেখে বললে, "এই দেখুন, আমি মৃতির গায়ে হাত দিয়েছি! একেবারে জড় পাথর, এর মধ্যে কোন প্রাণ নেই!"

হঠাৎ সেই প্রস্তরমূর্ত্তি একথানা জীবস্ত ও বলিষ্ঠ বাছ বাড়িয়ে সবলে মাণিকের হাত চেপে ধরল ! আকস্মিক আডক্কে আচ্ছন্ত হয়ে মাণিক প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "স্থন্দরবাবু! অমলবাবু।"

क्रिया ।

# আমার ম্যাজিক

# যাত্ত্ব – পি, সি, সরকার

কিছুদিন পূর্বের এলাহাবাদ স্বদেশী লীগ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া পণ্ডিত জওরলাল নেহেকর পত্নী স্বর্গগতা কমলা নেহেকর স্মৃতিতে পরিকল্পিত নৃতন হাঁসপাতালের অর্থ-ভাণ্ডারে সাহায্যার্থে আমি তুইদিন যাত্বিলা প্রদর্শন করিয়াছিলাম। তথন আমি একটী



যাত্মস্রাট পি. সি. সরকার চক্ষুবন্ধাবস্থার পত্রিকা পড়িতেছেন

খেলা দেখাইয়াছিলাম যাহার কথা প্রায়ই লোককে জিজ্ঞাসা করিতে শুনিতাম। খেলাটার নাম দিয়াছিলাম "জাপানী সিন্ধ কেন এত সস্তা ?" খেলাটা এলাহাবাদ বাদেও বহুস্থানে অনেক বার দেখাইয়াছি। সর্ববত্রই লোকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিত "এটা কিরূপে হইল?" বর্ত্তমানে খেলাটাকে আমি বিভিন্ন উপায়ে প্রদর্শন করিতেছি বলিয়া পূর্ববকার প্রণালী এখানে সবিস্তারে বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইব। এই খেলাটির সঙ্গে একটা সরস বকৃতা দিতে হয়—ঐ বক্তাটীই এই খেলার প্রাণ। ইংরাজীতে এই বাকাবিকাস করাকে 'Patter' বলে। এই Patter সাহাযো লোককে অস্তমনক্ষ রাখিয়া যাতকরদিগের নিজেদের আপন কাজ ু সারিতে হয়। আমি সাধারণতঃ নিয়লিখিত

## কথাগুলি বলিয়া থাকি---

"মাননীয় ভদ্রমহোদয়গণ, আমি গত বংসর মে মাসে যাত্রিভা প্রদর্শনার্থে জাপান গিয়াছিলাম ইহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু আমার মনে হয় সত্য কথা বলিতে গেলে আমি ফ্রাপানে ম্যাজিক দেখাইতেও যাই নাই বা শিখিতেও





517, 508¢

যাই নাই। আমি জাপানে গিয়াছিলাম একটা প্রশ্নের সমাধান করার উদ্দেশ্যে—'জাপানী সিন্ধ কেন এত সন্তা?' আজকাল প্রাত্যজগতে নব্যজ্ঞাপান একটা বিরাট প্রহেলিকার মত হইয়া পড়িয়াছে। সমগ্র ইউরোপ আজ জাপানের নবজাগরণে ভীত। সংগ্রাম জগতেই শুধ্ নহে, অর্থনৈতিক ব্যাপারেও জাপান আজ সমস্ত পৃথিবীকে হার মানাইয়াছে। অতিউচ্চ হারের শুন্ধ দেওয়া সত্ত্রেও দেখুন জাপানী সিন্ধ আজকাল কত সন্তা। বিলাতী জিনিষ যেগুলি এক টাকা তুইটাকা গজনুৱে বিক্রয় হয়, জাপানী সিন্ধ সেইগুলি অতি

উচ্চ হাবের 'শুল্ক' দেওয়া সত্ত্বেও বাজারে চারি আনা বা ছয় আনাদানে বিক্রয় হইতেছে। ইহা কি ভাবিবার বিষয় নয় ?

আপনারা শুনিয়া সুখী হইবেন যে আমি জাপানের কোবে, ওশাকা, ইওকোহামা টোকিও প্রভৃতি সমস্ত বড় বড় বন্দরগুলি ঘুরিয়া ছোট বড় সকলের সঙ্গে মিশিয়া এতদিন উহাদের গুপু তথ্য আবিদ্ধার করিয়াছি। আমি এখন আপনাদিগকে সর্ববসমক্ষে জাপানী সিল্কের রুমাল প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা দেখাইব।

এই দেখুন একটা সাধারণ এক টুকরা "আনন্দবাজার পত্রিকা"র ছিন্ন অংশ। রাস্তায় কুড়াইয়া পাইয়াছি বলিয়া ইহার মূল্য কিছুই নাই—কেমন গু এইটিকে আমি এ দিয়াশলাইর



য।ছকর নেলসন ভাউনস Nelson Downs ( টাকার ধেলায় ইনি ওস্তাদ)

মাগুনে পুড়াইয়। দিলাম। দেখুন কির্নাপে পুড়িয়া পৃড়িয়া ছাই হইয়া গেল—এখন এই 'ছাই' এর মূল্য কি? কিছুই নহে। কিন্তু এই ছাইগুলি এই ভাবে আন্তে আন্তে ঘবিলেই চমংকার সিন্ধ প্রস্তুত হয়, এই দেখুন—এই যে সিন্ধের রুমাল প্রস্তুত হইল। এই রুমালের দাম এখন কত? কিছুই নহে কারণ পোড়া ছাই হইতে এটা প্রস্তুত হইয়াছে। জাপানে সমস্ত ব্যবসায়ীরা এইভাবে পুরাতন সংবাদপত্র দিয়া বা বাজে কাগজ পুড়িয়া তাহার ছাই হইতে রুমাল প্রস্তুত করে। এই রুমাল গুলির মজা এই যে হাত ভাবিলে ক্রমশঃ ইহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই দেখুন ইহা ক্রমশঃ বেশী হইতেছে, এই একটা হইল, এই আরেকটা, এই আরপ্ত একটা



**ভাদ, ১৩8**€

এই যে দেখুন ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলিয়াছে। এইবার ভাল করিয়া গুণিয়া দেখি কতগুলি কমাল প্রস্তুত হইল এক ছই তিন তার তাল পাঁচ ছয় সাত তাট নিয় দশ এগার তার। একি এক ডজন! আছো আবার এগুলি হাতে লইয়া ঘষিয়া দেখি — বেশ বাড়িতেছে— ও একি ছই তিন ডজন সিক্ষের কমাল প্রস্তুত হইল! দেখুন কত বিভিন্ন প্রকার রং এবং ডিজাইন। এইগুলি আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা পছন্দ না করিবে কেন!

আচ্ছা এইবার আমরা জানিতে পারিলাম প্রস্তাত কবিবার জাপানে কুমাল সিন্ধ প্রস্তুত করিবার খরচ কিছুই হয়ন।। সামাল কাগজ পুড়াইয়। তাহার ছাই হইতেই গাড়ী গাড়ী ভর্ত্তি সিন্ধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কিন্তু এইবার চিন্তা হইল পাঠাইবার আন্তর্জাতিক**ু** <u>তাৰ্থাৎ</u> খরচ লেইয়া। আ'ছে. নানাক্রপ বাধা ভাহাত্তে 'বক' করিবার থরচ অর্থাৎ জাহাজ ভাডা আছে, দিবার উচ্চহারের শুল্ক আছে-এতগুলি দিয়া মাত্র চার ছয় আনা দামে কেমন করিয়া বিক্রয় হয় এ প্রশ্ন বাস্তবিকই খুবই চিন্তুনীয়। তাহলে দেখুন কাগজ পোড়াইয়া কুমাল তৈয়ার করিতে আমরাও জানি কিন্তু পাঠাইবার



গদাবন্ধ অলপ্ত আগুনের উপর হাঁটিতেছেন

খরচ কম করিবার উপায় কি ? ইহার সমাধানও বিশেষ কষ্টকর নহে। জাপানীরা রুমাল গুলি এই ভাবে ছোট করিয়া গুছাইয়া আস্তে আস্তে উপর দিকে ছুড়িয়া মারে এবং সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্রেম্ করিয়া শব্দ করিয়া কবৃতরের আকার ধারণ করে। এ দেখুন আমার হাতেরগুলি কবৃতর হইয়া উপরে উড়িয়া গেল—এ দেখুন উড়স্ত এ ছইটা বাদেও আমার হাতে আরও একটা আছে।"

দর্শকগণ এই বক্তৃতাটী অতিশয় আগ্রহের সৃহিত শুনিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে খেলা হইতে থাকে বলিয়া অত্যন্ত বিশ্বয়ের চক্তৃতে দেখে। প্রথমে আমার কথা বলিবার ভঙ্গী দেখিয়া তাহারা বিশ্বাস করেন যে আমি যেন সত্যি তাহাদের অর্থনৈতিক কোন প্রশ্নেরই





ভাব্র ১৩৪৫

সমাধান করিব কিন্তু যথন বুঝে যে এটা একটা খেলা মাত্র তথন এক বিরাট হাস্তাধনি উঠে। এইভাবে লোক ঠকানই হইল উচ্চ শ্রেণীব যাত্বিভার মূলমন্ত্র। যে যত বেশী মনস্তব্ব বিশ্লেষণ করিয়া ঘুরাইয়া অন্য গল্পের মধ্য দিয়া দর্শকদিগকে বোকা সাজাইতে পারিবেন সে ততবড় যাত্তকর। এইজন্য প্রত্যেক খেলার জন্ম এক একটি স্থুন্দর গল্প প্রেস্তুত করিতে হয়। যাহারা আমাকে রঙ্গমঞ্চে খেলা দেখাইতে দেখিয়াছেন ভাঁহারা হয়ত লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে আমার প্রত্যেকটা খেলার সঙ্গে একটা একটা মজাদার গল্প থাকে।



জাপানের সর্বভ্রেষ্ঠ যাত্তকর টেন কাটস্থ (Ten Katsu)

আমার প্রোগ্রামেও খেলার নাম থাকে এরপ যথা 'জাপানী সিল্ক কেন সস্তা ?' 'ভূতেরা কি খায় ?' 'হেডমাষ্টারকে ফাঁকি' 'শ্বশুর বাজীর পাশ্বেল' ইত্যাদি—।

এইবার উল্লিখিত খেলাটার কৌশল বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইব। প্রথমতঃ হাতের উপরের দিকে কাঁধের নীচে একটা 'বাাণ্ড' বাঁধিতে হয়—উহাতে একটা ছোট রবারের দড়ি (cord elastic) এর এক দিক শক্ত করিয়া বাঁধা থাকে—রবারের দড়িটীর অপর দিকে একটা 'ক্লিপ' (clip) আছে। এখন দড়ীটি টানিয়া হাতের তালু পর্য্যস্ত নিয়া উহাতে ছোট কমালের একটা বাণ্ডিল ক্লিপের সঙ্গে আটকাইয়া দিলে—আল্লা দিবা মাত্র আস্তিনের ভিতরে ঢুকিয়া যাইবে কেহই দেখিতে পাইবে না। ইংরাজীতে এই প্রকার দড়ির নাম 'Pull' (elastic or

mechanical pull) এইগুলির সাহায্যে রুমাল, ডিম, বল প্রভৃতি অতি সহজে লুকান যায়। বাকী অংশ অত্যন্ত সহজ, যাতৃকর একটা ছোট সিল্কের রুমাল দিয়াশলাইর বাজে ভরিয়া রাখেন, আগুন দারা কাগজ পোড়াইবার সময় তিনি ঐটা অক্লেশে লইয়া থাকেন এবং বাকী তুই তিন ডজন রুমাল খুব ছোট ছোট বাণ্ডিল করিয়া আস্তিনের ভিতর কোটের পকেটে, বেল্টের নীচে লুকাইয়া রাখিতে হয়। গুণিয়া দেখাইবার সময় এগুলি দেখাইতে হয়। তুইটা বা তিনটা কবৃতর ওয়াচ কোটের নীচে লুকাইয়া রাখিতে হয়। কবৃতরকে একট্ আফিং



ভান্ত, ১৩৪৫

খাওয়াইয়া রাখিলে উহার। চুপ চাপ বসিয়া থাকে, কোনরাপ নড়াচড়া করে না। হাভের ক্রমালগুলি অদৃশ্য করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কবৃত্তর বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। ক্রমাল ও কবৃত্তর যে কোট পেন্টালুন পরিয়াই দেখাইতে হইবে এমন নহে। লুকাইবার কায়দা প্রদর্শকদের



আমেরিকাতে জনতা সম্মোহনের একটা দৃশ্য

ইচ্ছাধীন করাই ভাল। প্রকৃত গুণ আয়ত্ত থাকিলে শাড়ী পড়িয়াও ম্যাঞ্চিক দেখান যাইতে পারে। জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ যাত্বকর টেনকাট্স্থ—একজন মহিলা এবং তিনি এই 'রুমাল ও কবৃতরের' খেলা দেখাইয়া থাকেন।

(ক্রমশঃ)

ম্যাজিক!

ম্যাজিক !!

বিশ্ববিখ্যাত বাঙ্গালী যাত্ত্কর

পি, সি, সরকারের কলিকাতাতে স্থায়ী ঠিকানা-

Mr. P. C. SORCAR

(Magician)

61, Cornwallis Street

Calcutta.

# পাহাড়তলি

## শ্রীপুষ্প দেবী

মোহন শোর্ডন দৃশ্যে ভরা পাহাড়তলী গ্রাম

মুগ্ধ আজি করল আমার মন!
কোথাও সবুজ কোথাও বা লাল কোথাও ঘনশ্যাম
রঙের খেলা খেলছে অনুক্ষণ।

কোন্ সে নিপুণ চিত্রকরের দক্ষ তুলিকাতে
ছবির মত উঠলি রে তুই ফুটে'!
মুগ্ধ হৃদয় অতুল তোর রূপের গরিমাতে
চিত্রকরের চরণ তলে লুটে।

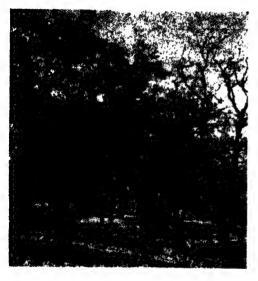

পথের ধারে কৃষ্ণচূড়া ফুলের গাছগুলি
ফুলে ফুলে পথ ফেলেছে ছেয়ে,
সাথে লয়ে সাদা কালো নানা গরুর দল
রাখাল ছেলে চলেছে পথ বেয়ে।

পাহাড়গুলির ওপর থেকে ছোট্ট সহরথানি দেখ তে কি যে নয়ন অভিরাম : কোনোখানে মাঠের পরে মাঠ রয়েছে পড়ে', কোথাও ছোট ছায়ায় ঢাকা গ্রাম।

> কোথাও ছোট পাহাড় ঘিরে ফুলের লতায় ভরা নানা রঙের ফুলের মেলা যত, কোথাও শ্যামল মাঠের কোলে স্থরকি ফেলা পথ সবুজ শাড়ীর রাঙা পাড়ের মত।

সাম্নে অসীম নীল সমুদ্র চেউয়ের তালে তালে
মিশে গেছে নীল আকাশের তলে,
রাতের বেলা সারা সহর আলোর মালা পরে'
অন্ধকারে তারার মত বলে!



পাহাড়ত নি শ্রীপুষ্প দেবী

ভাস, ১৩৪ঃ

কোনখানে সারি সারি পাহাড় আছে বসে'
ধ্যানে অটল যোগী-ঋষির মত,
কোথাও আবার ঝর্ণাধারা চপল শিশুর প্রায়
আপন মনে ছুট্ছে অবিরত।

যেদিকৈ চাই সে দিকেতেই মনটি হরণ করে

মুগ্ধ হয়ে চেয়েই শুধু থাকি.

যতই দেখি সাধ মেটেনা রই যে কেবল বসে'

দূরের পানে মেলে' অবাক আঁখি।

পশিশীতা নৃতন রূপে তুমি চিত্ত বিনোদ করে'

দিচ্ছ দেখা নিত্য সকাল সাঁঝে,

অরূপ তোমার রূপের লীলায় হৃদয় আমার ভরা

তোমার ছবি আঁকা মনের মাঝে।





# সম্বর হ্রদে

2

( আষাঢ় মাসের প্রতিযোগিতায় ১ম পুরস্কার প্রাপ্ত ভ্রমণ-কাহিনী রচনা )

ন্তন বছর সুরু হয়েছে। পরীক্ষা শেষ। ক্লাসে ন্তন নিয়ম—থেলা ও গল্প। এবার বছরটা সুরু হল ভালই। মনে মনে কত কিছুর কল্পনা করি। 'রংমশালের' দূরবাসী বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করি, ঘুরে আসি বর্মা, পঞ্জাব, মাদ্রাজ আবার সেই পুরাণো ঘরের কোণে। গ্রীম্মকাল তখন রাজপুতানার মক্জ্মির ভাক হাওয়ার পিঠে পশ্চিমের সহরে সহরে যাত্রা করেছে। তপ্ত হাওয়ায় এল মক্জ্মির আমন্ত্রণ।

ছদিন পরেই বাবা বল্লেন—রাজপুতানা যাব, সব ঠিক! আমরা ত অবাক! ক্লাস সবেমাত্র স্থক্ত হয়েছে, গ্রীম্মের ছুটীর ১ মাস দেরী। তার আগেই আমরা যাব। আনন্দে নেচে উঠলাম।

বন্ধুরা বল্লে—রাজপুতানা যাবি এই গরমে! কি আর গরম, রাজপুতানা কেন, সাহারা যেতেও ভয় করি না। বৈশাখের প্রথমভাগে আমরা দিল্লী থেকে রওনা হলাম সম্বর হ্রদে। ভয় ভাবনা পড়ে রইল, এখন শুধু আনন্দ আর উৎসাহ। মক্তৃমির বুকে হ্রদ কল্পনা করতেও বিশায় লাগে।

দিল্লী থেকে B.B.C.I. Mail এক রাত্রেই পৌছে দিল মক্তৃমির সীমায়। অন্ধকার রাত্রে কত ষ্টেশন পার হয়ে এলাম—ভোরে দেখি এক নৃতন দেশ। জয়পুর রাজ্য পিছনে রেখে আমরা চলেছি মাড়ওয়াড়ের দিকে। যেখানে যোধপুর রাজ্য স্থক হয়েছে সেখানেই জয়-



**जास, ५७**8€

পুরের এক প্রান্তে প্রসিদ্ধ সম্বর হুদ, দিল্লী থেকে ২০০ মাইল। ভোরে জয়পুর পার হতেই দেখা দিল আজমীর-মাড়ওয়ারের পাহাড়। ক্রমে স্পান্ত দেখতে পেলাম আরাবল্লী পর্বতমালা।' চারিদিকে তার শাখাপ্রশাখা সারা রাজপুতানা ঘিরে। পাহাড়গুলি সব কল্ম তৃণলতাহীন। গাছ-পালা বিশেষ নেই, না আছে ঘাস—মাঠ করছে ধু ধু ধু। দূরে ত্বএকটা টিলা মাঠের মাঝে মাঝে; আর সব বালি, কোথাও পাথর। মাঠের সীমায় খেজুর গাছগুলি দাঁড়িয়ে পাহারা দিছে।

রাজপুতানার শুক্নো মাঠ দেখলাম, দেখলাম তার কঠিন পাহাড়। এবার দলে দলে বেরোচ্ছে ময়ুর, রোদের আলো সাত রঙে ছড়িয়ে পড়ছে পালকে। মাঠের ধারে খরগোসের পাল, হরিণের দল চরছে, গাড়ীর শব্দে কখনও মুথ তুলে তাকায়, কখনও ছুটে পালায়। রাজপুতানার প্রান্তরে শ্রামল শোভা না থাক্লেও, অসংখ্য পশুপাখীতে তার সৌন্দর্যা। এই স্থন্দর পশুপাখীগুলি কেন স্থন্দর বন পাহাড় ছেড়ে এল এই মক্তৃমির দেশে।

গাড়ীর ভিতরে নানা রঙের মেলা, লাল নীল পাগড়ী, মেয়েদের নানা বর্ণের ঘাগরী। নানা রকমের ভাষা, নানাদেশের লোক, বিচিত্র তাদের পোধাক। রাজপুত চলেছে ধৃতির সঙ্গে তলোয়ার বেঁধে, যেন মস্ত বীর, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী—'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরহাত বীচি।' তার আড়ালে রোগা পট্কা তালপাতার সেপাই যিনি, তিনিই রাজপুত। জিজেস করলাম---'তলোয়ার খেল্তে জান।' অবাক হয়ে শুনি---'না এটা এমনি রাখতে হয়।' আর গাড়ীতে চলেছে মাড়ওয়ারীর দল, সারা বাংলা মুলুক ঘুরে এসেছে তারা। কথায় কথায় একজন বল্লে---'সোনার বাংলা। এমোন দেশ কোথায় পাবে! এমোন চিতোল মাছ! এমোন পানি কোথায়! কোথায় চলেছ বাবু রাজপুতানার মক্ত্মিতে।' মনে হল কত দূরে স্বজ্ঞলা বাংলা দেশ, আমরা কোথায়। মক্ত্মির উষ্ণশ্বাস বইছে, আগুনের হল্কা ছুটছে। কোথায় বাংলা---কোথায় রাজপুতানা! আমরা ভোর ৯টায় সম্বরে এলাম।

ষ্টেশনের ধারে স্কুপীকৃত লবণের পাহাড় গাড়ী থেকে দেখা যাচছে। রোদ স্কুপের উপর ঠিক্রে পড়ছে আলো হয়ে, যেন হীরের খনি। সহর দূরে রেখে আমরা লবণ বিভাগের এলাকায় প্রবেশ করলাম। পথের হুধারে নিমগাছের ঘন ছায়া, তার ফাঁকে ফাঁকে রোদ রাস্তার বালির উপর পড়ে চিক্মিক্ করছে। সারি সারি উট চলেছে, কখন দেখা যায় বিচিত্র চূড়া দেওয়া রথের মত গকর গাড়ী আর রয়েছে একা। পথের পাশে গাছের আড়ালে ময়ুর পেখম ধরেছে। প্রথম দেখায় সহরটী বেশ স্থলরই লাগছে!



**डाङ, ५**७८४

সন্ধর সহর বৃটিশ, জয়পুর ও যোধপুর এই তিনটি রাজ্যের অধীন। লবণবিভাগ বৃটিশের হাতে। সবচেয়ে বেশী মুন যায় এখান থেকে। এবং সেজ্ম্মই সহরটার এত খ্যাতি। সহরটাও নাকি খুব পুরোণো, গুপুরুগের হিন্দু সভ্যতার অনেক চিহ্ন হ্রদের তলায় পাওয়া গিয়েছে। সম্বর ছিল চৌহানদের প্রথম রাজধানী। কিন্তু বর্ত্তনানে সহরটা বড় নোংরা ও ঘিঞ্জি। প্রায় ১০ হাজার লোকের বাস এখানে।

আমরা লবণের হুদ দেখার জন্ম উৎস্কুক ছিলাম।

কিন্তু কয়েকদিন কেটে গেল হ দ দেখার স্থবিধা হয় না। দিনের বেল। আধি বা ধূলার ঝড় বইছে সোঁ সোঁ, রাত্রে সব নিস্তর্ধ। ভোর না হতেই সূর্য্যের প্রথন তেজ, তুপুরে বালির প্রচণ্ড তাপ, আর বালির আগুন ঠাণ্ডা হতে না হতেই রাত্রি। কোথায় যাব রাত্রে সাপের রাজতে। মন বড খারাপ।

সৃষ্টি ছাড়া গরমের পর একদিন সন্ধ্যার আকাশে একটুকরো মেঘ দেখা দিল। বাতাস থেমে গেল, চারিদিকে একটা থম্থমে ভাব ময়ূরগুলি পেখম ধরে নাচতে সুক্ষ করেছে---বর্ষার আগমনী বেজে উঠল দেয়ার ডাকে। কিছুক্ষণ পরে রৃষ্টি এল বিধাতার আশীর্নবাদের মত। গাছপালা, মাঠ, পাহাড় সমস্ত বালির রাজ্যে অনস্ত ক্ষুধা—ছ'চার ফোটায় কি হয়, শুষে নিল এক মুহুর্ত্তে! বৃষ্টির জল কোথায় মিলাল। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা বোধ করলাম। ভোরে উঠে দেখি আবহাওয়া অন্য রকম। গাছ পালায় নবীনতা, মাঠে ঘাটে সজীবতা, নৃতন প্রাণ এসেছে মক্ষ রাজ্যে। পাধীর গান, ময়ুরের নাচ, ভেকের ডাক—সর্বত্র এক আনন্দ উৎসব। বৃষ্টির পর মনে হলো এ একেবারে নৃতন দেশ।

আর সময় নষ্ট করা যায় না।

আমরা পরদিনই সরকারী লবণ বিভাগের ট্রলিতে চড়ে চললাম হ্রদের উদ্দেশ্যে। সহর থেকে তিন মাইল দূরে যেখানে হদ স্কুক হয়েছে, সেখানে 'ঝাপোগ' নামে একটা ঘাঁটি। ১২ মাইল লম্বা এই হদ 'গুচাতে' তার শেষ। হদের ধার দিয়ে ট্রলির লাইন গিয়েছে। হদটা প্রায় ৬০ মাইল জুড়ে। এই সুযোগে এ অঞ্চলের বিখ্যাত দিঘী 'রতনতলাও' দেখে আসব ঠিক রইল।

অন্ধকার তথনও দূর হয়নি। আব্ছা আলোতে ঢালু পথে তীরবেগে চলেছে আমা-দের ট্রলী তথানা, বাতাসে জেগে উঠছে সেঁ। সেঁ। শব্দ। সব যেন অপূর্বে রহস্তময়। আশে



ভাস্ত, ১৩৪৫

পাশে জলের ভিতর থেকে চীৎকার করে উঠছে চখাচথী, বক ডানা মেলে পালিয়ে গেল। দিকসীমানায় আলোর রেখা ফুটে উঠছে। ঐ ঐ সন্ধর হুদ! আকাশ মুয়ে ইদের জলে। নেমেছে, আর কিছু দেখা যায় না, শুধু আলো। অরুণ কিরণ ছড়িয়ে পড়ল ইদের জলে। জলের উপর টেউগুলি ছলে ছলে আলোর রেখা ছড়িয়ে দিচ্ছিল বহুদ্র। অন্ধকারের বন্ধ ভেদ করে আমরা সেই আলোর রত্য দেখতে লাগলাম। জল ক্রমে শুভ ষচ্ছ হয়ে উঠছে তার উপর সোনালী রোদের আভা, অপূর্বন সেই দৃশা। ধীরে ধীরে স্থা হুদের কোল ছেড়ে দিল, হুদের বিস্তার বেড়ে গেল—যেন কুলহীন একটা বিশাল সমুদ্র। বাতাসে টেইগুলি তীরে তীরে ঠেকছে, দেখতে ঠিক রূপোর মত ঝক্মক্। অসংখ্য জলচর পাখীর কোলাহলে দশদিক মুখ্রিত। অন্থ কোন কিছু খেয়াল ছিলনা। টুলী থামতেই চম্কে চেয়ে দেণি "ঝাপোগ" এসে গেছি।

এবার পায়ে চলা সুরু। 'রতনতালাও' শুনেছি শিকারীদের নন্দন-কানন। অসংখ্য পাখী, অফুরস্ক মাছ! দূরে ঘন ছায়া বটের তলায় "রতনতলাও" আমাদের আকর্ষণ করে নিয়ে চলল। কিন্তু পথের আর যেন শেষ নেই। আমাদের সঙ্গের লোকেরা বল্লে—"এমে বটগাছ, তারই তলে দিঘী।" আমি এগিয়ে চলেছি, হঠাৎ পিছনে ফিরে দেখি সব দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোথায় দিঘী! কোথায় "রতনতলাও" স্বচ্ছ শীতল জল! মুখে কারও কোন কথা নেই। কে সব জল শুমে নিয়েছে। আমাদের সামনে থটখটে ভাঙ্গা, পাক নেই, কাদা নেই। আর ঠাট্টা ভাল লাগেনা, বল কোথায় দিঘী, জল কোথায় লুকালো। তারা মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকায়। পরে খানিক দূর নিয়ে গেল একটা বড় কুয়োতে। আমাদের পথপ্রদর্শক বল্লে,—"এখনও বর্ষা হয়নি, দিঘী আছে জল নেই। দিঘীর জল এখন এই কুণ্ডে রয়েছে, রষ্টিতে এ সব জায়গা ভেসে যাবে, জল করবে থৈ থৈ। মাছগুলি সব কুয়োতে, পাখীরা এখনও শীতের দেশ থেকে আসেনি। আসবেন একবার শীতের দিনে কি স্থেন্দর দৃশ্য দেখতে!" এত আড়ম্বর এত আয়োজন সব র্থা। আমরা ক্লান্ত হয়ে বটগাছের সিয় ছায়ায় মিষ্টি হাওয়ায় ঘাসের বিছানায় গড়াগড়ি দিতে লাগলাম। এত সুথ কখনও পাইনি। মক্ছামিতে শ্যামল শোভা এমনি দূর্ল ভ ও মনোরম।

কি ভাবে যে ফিরে এলাম ভাবতে পারি না। কারও মুখে কথা নেই। মক্ত্মির দেশে এই দিঘীই অমূল্য সম্পদ। শেষে আমরা হুদের ধারে এসে মিললাম। এবার ফেরার পালা। হৃদ এখন আরও বিশাল মনে হল। জলস্থল আকাশ সব মিলে একাকার। ধ্লার মেঘে আকাশ আচ্চর! হুদের জল বাষ্পা হয়ে উঠছে ধোঁয়ার মত বাতাসে কাঁপছে ধৃসর



ভার, ১৩৪৫

সম্বর হ্রদে শ্রীদেবেব্রনাথ সেন

ছায়া। সেই অপরপ দৃশ্য আমরা বছক্ষণ দেখ লাম। যেতে যেতে দেখলাম হ্রদের ধারে লবণ তুলে স্কৃপ করা হচ্ছে। লবণের স্বচ্ছ দানাগুলি আলোতে রূপোর মত উজ্জ্বল দেখাছে। এখন বর্ষার আগেই সমস্ত লবণ সংগ্রহ করা হচ্ছে। গরমের সময় কাজ চলে, আর বর্ষায় হদ পড়ে থাকে তখন পাখীদের তীর্থ হয়ে দাঁড়ায়। মাঠঘাট সব জলময় হয়ে হ্রদের পরিধি শতগুণে বেড়ে যায়। কত দেশ থেকে আসবে "সারস," "রাজহাঁস" আরও কত সুন্দর জলচর পাখী, শীত কাটিয়ে ফিরে যাবে নানা দেশে। আমরা কল্পনার দৃষ্টিতে দেখুতে লাগলাম হ্রদের জল হাঁসে হাসে সাদা হয়ে রয়েছে, শুনতে পেলাম তাদের কল কোলাহল। সম্বর হ্রদ সেই শীতের অপেকা করছে। আমরা গ্রীত্মের শোভা দেখেই ফিরে এলাম।



# বক্ষেপ্রের লক্ষ্যভেদ !

# শ্লীশিববাৰ চক্লবর্ত্তী

আমাদের বক্, সশরীরে, **ঈশ**র লাভের পর, ভারী এক সমস্তায় পড়ে' গেল। আর কিছু মা—মিজের নামকরণের সমস্তায় !

এ-জন্মে ঈশ্বরণাভ হলে এইখানেই ফাসেদি! অক্সাং নাম থেকে নামান্তরে যাবার হান্সামা। এজন্মে না পেলে এসব মুঞ্জিল নেই, নাম বদলাতে হয় না, যথাসময়ে কলেবর বদ্লে ফেল্লেই চলে যায়। কিন্তু দেহরক্ষা না করে' ঈশ্বর-লাভ ভারী গোলমেলে ব্যাপার।

বকুর বরাতে এই গোলোযোগ ছিল—সশরীরে স্বর্গীয় হবার সঙ্কট। মরে যাবার পর বারা স্বর্গীয় হয়, বা, স্বভাবতঃই, ঈশ্বর পায়—তারা বিনা সাধা-সাধনাতেই পেয়ে যায়, এইজন্ম তা'দের নামের আগে একটা চন্দ্রবিদ্ধ যোগ ক'বে' দিলেই চলে। যেমন ৺চিত্তরঞ্জন, ৺আশুমুখুজো—ইত্যাদি! লেখবার সময়, নামের আগে, সক্তস্বর ও বিসর্গের পরবর্ত্তী চিহ্নটি দেয়া দম্বর—ব্যক্ষনবর্ণের অন্তিমে, বিসর্গের শেষে স্বর্গের চূড়াম্ব ব্যক্ষনা গেটি সংক্ষেপে। তবে উচ্চারণের সময়ে তোমার যা-খুনি পড়তে পারোঃ স্বর্গীয় চিত্তরঞ্জন, ঈশ্বর চিত্তরঞ্জন কিশ্বা চন্দ্রবিদ্ধু চিত্তরঞ্জন! চিত্তরঞ্জন আপত্তি করতে আসবেন না।

বকুর বেলা আমাদের সে স্থবিদে নেই। চন্দ্রবিন্দুযোগে বকুর নিজেরও আপত্তি হতে পারে, তার মা-বাবার তো বটেই এবং পাড়াপড়শীরাই কি ছেড়ে কথা কইবে ? শ্রাদ্ধের নেমন্তন্মে না-ডেকে হঠাং নামভাকে ঈশ্বরত্ব জাহির—এতথানি ফাঁক্তাল বরদান্ত করতে তারা প্রস্তুত হবে না। সুবাই কি হাসিমুখে, যুগপং, নিজের ক্ষতি ও পরের লাভ স্বীকার করতে পারে ? উত্ত।

ঈশ্বর ? সে তো মুঠোর মধ্যে !—এরকম সন্দেহ, ঘুণাক্ষরেও যার মনে জেগেছে, সে-ই পিতৃদত্ত নাম পাল্টে ফেলে নতুন নামে উত্তীর্ণ হয়। ব্যাণ্ডাচি বড় হলেই তার ল্যান্ড খনে বায়, ওরফে, ব্যাণ্ডাচির ল্যান্ড্র্ পেনে গেলেই সে বড় হয়। অতএব পৈতৃক নাম গনে গেলেই বৃষ্তে হবে লোকটার হন্তগত যদি কিছু হয়ে থাকে, সেই কিছু—আর কিছুনা, স্বয়ং ঈশ্বর।

আমাদের বকুও ঈশ্বরকে বাগিয়ে ফেলেছে। তারপরেই এই নামকরণের নিদারণ সমস্তা।

আনন্দ-যোগ করে' একটা উপায় অবিশ্যি ছিল, কিন্তু কেউ কি তার কিছু বাকী রেখেছে আর ? বিবেকানন্দ থেকে আরম্ভ করে' আড়ম্বরানন্দ, বিড়ম্বনানন্দ পর্য্যস্ত, যাকিছু ভালো, মন্দ, এবং ভালোমন্দের অতীত আনন্দদায়ক নাম ছিল সবই বকুর বেদখলে। এই কারণে, বকু ভারী নিরানন্দ কদিন থেকে। দেখা মাড়েছ ঈশার হাতানো যত সোজা, ঐশবিক নাম হাত্ড়ানো তত সহজ নয়।





ভাস্ত, ১৩৪৫

অনেক নামাবলী টানা-ভেঁড়ার পর, একটা আইডিয়া ধাকা মারে আমার মাধায়: "আচ্ছা, ব্যাকরণ মতে একটা রাথ লে হয় না ?"

"ব্যাকরণের নাম—কিরকম শুনি আবার ?" বকু একটু আশ্চর্যাই হয় ! কির্দ্ধ নিমজ্জমান লোকের কুটোটিকেও বাদ দিলে চলেন। এবং কুটোটি এগিয়ে দিয়ে পরের উপকার করতে, ঈর্পর যে পায়নি সেও, ক্লাচই পরান্মথ হয়।

আমি অগ্রসর হই উৎসাহে: "এই যেমন---এই ধরনা কেন. বকু ছিল ঈশ্বর---"

সে বাধা ছাায়, "বাবে! আমি আবার ঈশর ছিলাম করে ?"

"ছিলে কি না ছিলে তুমিই জানো! আমার জানা থাকার কথা না! ব্যাকরণের ব্যবস্থাটাই বল্জি আমি কেবল। বেশ, তাহলে ধরো এই ভাবে—বকু হোলো ঈশ্বর ৮ এ-তো হয় ৮"

''বাঃ! আমি হবো কেন ? আমি তো কেবল ঈশ্বর পেলাম!" বকু বলে।

"বেশ, তাই সই। তবে এইরকম হবে—বকু পেল ঈশ্ব ইতি বন্ধেশ্ব ! কেমন হোলো?"

ততটা মনংপূত হয়না বকুর। কিন্তু অনেক টানা-হাঁচেড়ার পর, কষ্টেস্টে এই একটা বেরিয়েছে. এটাও খোয়ালে, অগত্যা, বিনামা হয়েই থাকতে হবে বকুকে, কিম্বা নেহাৎ কোনে। বদ্নামই না সহ্য করতে হয় শেষটা, একথা স্পষ্টাস্পষ্টই আমি জানিয়ে দিই ওকে।

"ব্যাকরণের স্ত্রটা কি শোন। যাক! শুনি ?" সে ঘোঁং ঘোঁং করে।

"একেবারে যাকে বলে দীর্ঘস্ত।" আমি ব্যাখ্যার দারা বোঝাই। "সন্ধিও বল্তে পারে।। সমাস হলে হবে দ্বন সমাস—বকুষ্ট ঈশ্রণ্চ—"

আর বলতে হয় না: নামের মহিমায় বকু বিহ্বল হয়ে পড়ে। বিগলিত বকু প্রগল্ভ হয়ে উঠে: "বাঃ বেশ নাম! নামের মত নাম! বকেশর! বকু ছিল—নাঃ, ছিল কি ? ছিল কেন ? এতে। অতীতের কথা নয়—বকু হোলো—হাঁ।—হওয়া আর পাওয়া একই! হলেই পায়, পেলেই হয়—বকু হলে। ঈশর! আবার ব্যাকরণসিদ্ধও বটে! ক'টা সিদ্ধ পুক্ষের আছে এমন নাম ? বকুণ্চ ঈশ্রণ্চ—গেন দিলীশ্বরো ব। জগদীশ্বরো বা! খাসা!"

সেই থেকে, ছম্ম-সমাসে ঈশ্বরের সঙ্গে ওর সন্ধি স্থাপিত হয়েছে এবং মার্কেলের টাবেলেট্ পড়েছে বাড়ীর সদরে: স্বামী বক্ষেশ্বর পর্মহংস।

ঈশবের সংক সন্ধিস্তে জড়িত হবার ঢের-—ঢের আগে থেকেই বেচারা বকু আমাদের ঈশবে জর্জনিত। ছোট বেলা থেকেই ওর ঈশব উপার্জনের হরভিসন্ধি। সদাপ্রকাশিত ওর নিজের কথামৃতে রয়েছে: বরাবরই আমার ঝোঁক্ ছিল এই পরম বর্ধরের দিকে। বাড়ীই বলো আর দাড়িই বলো, জুড়ি গাড়ীই বলো আর জারিজুরিই বলো—এসবই পেতে হবে বর্ধর হয়ে। বর্ধরতা ব্যতিরেকে এসব লভ্য হবার নয়। নায়মান্মা বলহীনেন লভ্য। বল আর বর্ধরতা এক; দ্যাখো ভৃতপূর্ধ ইংরেজ আর বর্জমান জাপানকে, ভাখো অভ্তপূর্ধ হিট্লার, মুষ্লিনী ও চেঙ্গীজ খাকে। এই সব বর্ধর শক্তির মূলে আছেন সেই



সর্বশক্তিমান মহাবর্ধর—হিট্লারের হিট্-এর যোগান্ এই কেন্দ্র থেকেই, মৃয়লিনীর মুষল ইনিই। প্রচুর অর্থ বা প্রচুর সনর্থ—যাই করতে চাওনা কেন, খোদ্ ভগবানের কাছ থেকেই তার ফলী ফি কির জেনে নিতে হবে। এই রহস্তই হচ্ছে উত্তম রহস্য—উপনিষদের রহস্তম্ এম্। তাঁর কাছ থেকে জান্তে হবে স্বকৌশলে, কায়দ। করে, সহজে জানান্ দেবার পাত্র নন্ তিনি—যোগবলেই তাঁকে টের পাবে। যোগঃ কণ্মন্ত কৌশলম্। এবং তাঁর ফলেই হবে বলযোগ। অচিরাৎ এবং নির্ঘাৎ।"

এই কথামৃত পড়ার পর থেকেই আমার ধারণা বলবং হয়েছে যে, বৈধ বা অবৈধ, যেকোনো উপায়ে হোক, ঈথরকে আত্মসাং না ক'রে ও ছাড়বেনা। আর তার পরেই ওর কেলা ফতে—বাড়ীই কি আর দাড়িই কি, জুড়িই কি আর ভুঁড়িই কি—কে পায় ওকে!

হাা, যা বল্ছিল্ম—ছোট বেল। থেকেই এর ভাগবং দৌর্কাল্যের কথা। সেই কালেই একদিন ওর বাড়ী গিয়ে যে-ত্র্বটনা দেখেছিলাম তা'তেই আমার আন্দান্ধ হয়ে গেছল যে ঈশ্বর না পেয়ে এর পরিত্রাণ নেই।

ৰকু তথন ইন্ধুলে ছাত্ৰ, সেকেও ক্লাসে এবং হাফ্প্যান্টে। যদি পড়ার কথাই ধরো, বইয়ের চেয়ে পার্ন্টেই ছিল ওর বেশি মনোযোগ—প্যান্ট্ই ছিল ওর একমাত্র পাঠা। এবং অদ্বিতীয়। প্রায় সময়েই, বইয়ের পড়া নয়, প্যান্ট্-পরা নিয়েই ওকে বিব্রত দেখেছি।

এম্নি একদিন গেছি ওদের বাড়ী, ক্লাস-পরীক্ষার ফলাফলের বুন্তান্ত নিয়ে, পিয়ে দেখি বকু এবং বকুর বাবা ম্পোম্থি বসে' আর বকু দিচ্ছে বাবাকে ধর্মোপদেশ। কথাগুলো ঠিক ধর্তে পারলাম না, তবে এটুকু বুঝ্লাম যে বড় বড় বাণী গড় গড় করে বকে যাচ্ছে বকু—বোধ হয় ম্থন্ত কোনো বই থেকে—মার ই। করে' শুন্ছেন ওর বাবা।

বকু সহদা থেমে যায়: "কিরে—খবর কি ?"

"পরীক্ষার রেজাণ্ট্ বেরিয়েছে—"আমি ইতস্তঃ করি, "বল্ব—বল্বো কি ?"

"বলনা কি হয়েছে !"

"ফেল্ গেছিস্ তুই! বাংলা, ইংরেজী, অন্ধ, পালি—সব সাব্জেক্টেই।" বলেই ফেলি আমি।

সামলাতে একটু সময় লাগে বকুর, ওর বাবার হাঁ—টা কেবল আরো একটু বড়ো হয়। বকু বলে—
"যাক, সংস্কৃতে যে পাশ করেছি এই রক্ষে! ওতেও তো ফেলু যেতে পারতুম! তবু ভালো।"

"সংস্কৃত তো ছিলনা তোর, তুই পালি নিয়েছিলি যে!"

আমার বলার সঙ্গে বকু কেমন যেন হয়ে গেল হঠাং! "ও—তাই নাকি!" এই বাঙ্নিপ্পত্তি করেই তার চোথ তুটো ঠেকে উঠ্ল কপালে, নাক গেল বেঁকে, মুখ গেল সাদা ফাঁনকাসে মেরে'।

আমি ঘাব্ড়ে গিয়ে একে ধর্তে গেলাম। এর বাবা আমাকে ইন্ধিতে নিরস্ত কর্লেন—তারপর আন্তে আন্তে এর চোথ বৃদ্ধে এল, ঘাড় হোলো সোজা, সারা দেহ কাঠ হয়ে, অনেকটা, ধ্যানী বৃদ্ধের মতো হয়ে গেল বকু।



**डा**म. ১७8¢

আমি যেন সাকাস্ দেখ্ছি তথন, কিন্তু ঠিক উপভোগ করতে পার্ছিন।, এমন সময়ে ওর বাব। বল্লেন—"ভয় পেয়োনা, ভয়ের কিছু নেই। ওর সমাধি হয়েছে কেবল।"

"সমাধি ? সমাধি কি ? মরে' গেলেই তো সমাধি হয় !" আমি এবার সতিটেই ভয় পাই, "যাকে বলে কবর দেয়া। তাহলে বকু কি আর বাঁচ বে না ?" আমার কণ্ঠস্বর কাঁদো-কাঁদো।

"মর্বে কেন! বেঁচে আছে, জলজ্যান্তই বেঁচে আছে!"

"ও, বুঝেছি!" আমি মাথা নাড়ি—"জীবস্ত সমাধি! এরকম হয় বটে! অনেক সময়ে সমূদ্রে জাহাজ ড়বে গোলে এরকম হয়ে যায় হঠাৎ!"

বকুর বাবা ঘাড় নাড়েন।—"উঁহু, সে-সমাধিও নয়। তাতে তো লোক মারা যায়, প্রায় সব লোকই মারা যায়। জলে ডুবেই মারা যায়। কিন্তু এ সমাধিতে মুরবার কিছু নেই, গাবি থায় না প্র্যান্ত !"

তারপর একট্র থেমে উনি অন্ধাগ করেন: — "এ রকম ওর হয় মাঝে মাঝে। প্রায়ই হয়।"

"তবে বৃঝি কোনে। শক্ত ব্যায়রাম ?" সভয়ে জিগোস করি।

"ব্যায়রাম! হঁনা, ব্যায়রামই বটে।" অমায়িক মৃত হাস্ত ওর বাবার। "কেবল ঈশ্বজানিত মহাপুক্ষদেরই হয় এই ব্যায়রাম।"

"আমি এর ওমুধ জানি।" বলি ওর বাবাকে। "আমার পিস্তত ভারেরও এই রকম হোতো। ঠিক হবহু। তারপর পাঁচু ঠাকুরের মাতুলি পরে ভালো হয়ে গেল। ওকে যদি আপনি মাতুলী আনিয়ে ছান্ ও-ও দেরে যাবে।"

"পাগল! এ-পেচোর পাওরা নয়,—বে সারবে। এ হচ্ছে ভগবানের পাওয়া—এ সারে না।" তাঁর কণ্ঠস্বর আশাপ্রাদ কি হতাশা-ব্যঞ্জক ঠিক ধর্তে পারি না। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি যোগ করেনঃ "আর ভগবানের হাতে কি কান্ধ নিস্তার আছে ?"

এই অভিযোগের আমি আর কী জবাব দেব তিবু ওঁকে আশ্বাস দিতে চেটা করি: ''যদি বলেন, এখনকার মতো বকুকে আমি ভালো করে দিতে পারি ?''

তিনি শুধু সবিস্থায়ে আমার দিকে তাকান, কিছু বলেন না।

"আপনাদের বাড়ী কেউ নিষ্ঠা নেয় ? একটিপ ওর নাকে দিলেই—এক্স্ণিই—?

"খোকা, তুমি নেহাৎ ছেলেমাস্থ! সমাধির ব্যাপার বোঝা ভোমার সাধ্য না! এযে পরমহংস দেবের হোতো! সমাধি সারাণো নশ্মির কশ্ম নয়—তা পরিমলই দাও কি কড়াই দাও!"

"নশ্রির কর্ম নয়,—তাহলে তো—তাহলে তে। ভারি মৃদ্ধিল।" বেচারার দৈহিক বিপ্যায় দেখে তুঃথ হয় আমার। অজ্ঞান মাত্যকে জ্ঞানস্থ করার ইচ্ছা মাত্যকে স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার বশেই যারা ডুবস্থ অবস্থায় জল থেয়ে, বা আত্মহত্যার আকান্ধায় আত্মহারা হয়ে' আফিং গিলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে, তাদের অভিক্ষচির ভোয়াকা বা অত্মতির অপেক্ষা না রেখেই তাদের ঠ্যাং ধরে দোদিও প্রতাপে আমরা ঘুরিয়ে থাকি,



513. 308¢

হুম্দাম্ ছন্দাড় তাদের পিঠে কিল্চড় সাঁটিয়ে যাই—তাদের দেহে লাগবে বা মনে বাধা পাবে কিল্মাত্রও একথা ভাবিনা, তাদের আবার সঞ্জানতায় ফিরিয়ে আনাতেই তথন আমাদের আনন্দ!

"—তাহলে তো সত্যিই মৃষ্কিল !" একটু ইতস্ততঃ করে' বলেই ফেলি কথাটাঃ "অবশ্যি আরো একটা উপায় আছে সমাধি সারাবার। যদি বলেন—যদি বলেন আপ্নি—তবে য়্যাক চড়ে—"

এই পর্যান্ত যেই না এগিয়েছি, ওর বাবা অম্নি, হাতের কাছে ছিল এক ভাগ্ন ছাতা, তাই নিয়ে এমন এক তাড়া কর্লেন আমায়, যে তিন লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে সটান্ ছাতে উঠে পাশের বাড়ীতে টপ্কে পড়ি'— বেচারা বকুকে সমাধির গর্ভে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেই পালিয়ে প্রাণ বঁণচাতে হয়।

পরের দিন ইম্বুলে এসে বকুর কি না বকুনি আমায়!

"আমার সমাধির তুই কী জানিস্ হতভাগা ? বোক। গাণ। কোণাকার ! জানিস্ শ্রীরামকক্ষের শ্রীটেততের হোতো সমাধি ? শ্রীবকুরও তাই হয় তুই আর কি জান্বি মুখ্য ? চড় দিয়ে উনি সমাধি সারাচ্ছেন ! আহান্মোক ! সমাধি হলে কানের কাছে রাম নাম কৃষ্ণ নাম কর্তে হয় তাহলেই জ্ঞান ফিরে আসে স্বাই জানে এ কথা, আর উনি কিনা—"

বকুর আফ্সোস্ আর ফোঁসফোঁস সমান তালে চলে। বাধা দিয়ে বল্তে যাই—"রাম নামের মহিম। আমারও জানা আছে। আমাকে আর তোর শেখাতে হবে না। কিন্তু মারের চোটেও ভৃত পালায় নাকি ? ' তোকে পেঁচো ভূতে পেয়েছিল আমি তো তাই—"

সেই মৃহুর্ত্তে মাষ্টার মশাই আসেন ক্লাসে—বিত্তাটা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু পর মৃহুর্ত্তেই, বকুর কি বরাত জানি না, দেই পুরাতন হ্লাক্ষণের পুনরাবৃত্তি। মাষ্টার মশাই পড়া নিয়ে কী প্রাল করেছেন, বকু পারেনি, অম্নি ভকুম হয়ে গেছে বেঞ্চির উপরে নীলডাউনের। জার নীল্ডাউন্ হবার সজে সঞ্চেই বকুর সমাধি!

ব্যাপার দেখে ভড়কে গিয়ে মাষ্টার ম<sup>শ্রম্</sup> কর্ম ছটে বেরিয়েছেন, ক্লাসশুদ্ধ সবাই গেছে হক চকিয়ে, কী করতে হবে ভেবে পাচ্ছেনা<sub>ন্য</sub>

আমি ওর কানের কাছাকাছি গিয়ে, রাম, বাম্পুর্বি লাগাবো ঠিক করতে না পেরে হঠাৎ বলেই ফেলি—"চাঁটাও কলে এক চড়!"

যেই না এই বলা, অম্নি বৰ্ সমাধি ফেলে এক সেই আৰু আপ্ অন্দি বেঞ্! তার পর--তার পরদিনই বকু সুলে ইন্তফা দিল।

এসব তো বেশ কিছু দিন আগে কিয়া। ইতিমধ্যে বস্তু বা বেন্ড এবং বৃদ্ধিতে পাকা হয়ে' বেদিশবকে নিয়ে বাল্যকালে তার নিতান্ত বৃদ্ধিরা কারবার ছিল কৈই এখন বড়ো রকমের আম্দানীরপ্তানির ব্যাপার করে' ফলাও রকমে ফাঁকিতে চায়। সেই জব্ ওকে জাঁকালো রকমের নাম নিতে
হচ্ছে: শ্রীমৎ বক্ষের প্রমহংস। যে কোন ব্যবসাতেই নামটাই আসল, সেইটাই গুড্ উইল্ কিনা।



**डाइ, ३७**8¢

বহু থেকে বক্তেশ্ব হবার পর, অনেকদিন আর যাওয়া হয়নি ওর কাছে। ভাব্লাম যাই একবার। ঈশ্বরই লাভ করেছে বেচারা, কিন্তু ঈশ্বরক জাঙিয়ে আরো কতদ্র লাভ—কী স্থ্রাহা করতে পারল দেখে আদা যাক্। পুরে। টাকাটা পেয়ে কোনোই ত্বপ নেই, যদি না যোলো আনায় ও চৌষটি পয়সায়---এবং কত আব্লায় কে জানে---ভার বছল ও বছবিভূত হ্বার সম্ভাবনা থাকে। যে-টাকাকে আনায় আনা যায় না, তা নিতান্তই অচল টাকা। তাকে পাওয়াও যা, না পাওয়াও তাই---একেবারেই বদ্লাভ বল্তে গেলে।

বকুই আমাকে বলেছিল এ কথা। "যে-ঈশ্বর ব্যাস্কে বাড়েন্ না তিনি একেবারেই ফকেশ্বর! বক্তেশবের তাঁকে দরকার নেই আদৌ। অকেজো জিনিসের ঝামেলা কে সুইবে বাপু!"

গিয়ে দেখি বেশ ভীড় ওর বৈঠকে। ঘর জুড়ে সতরঞ্চি পাতা, ভক্ত-শিল্প পরিবেষ্টিত বকু মাঝখানে সমাসীন্। নিলিপ্ত, প্রশান্ত ওর মুখচ্ছবি—কেমন যেন ভিজে বেডালের মত হাব-ভাব।

আমিও গিয়ে বসি একপাশে, ও দেখতে পায় না, কিছা দেখেও প্লেখনা, কে জানে!

ভক্তদের একজন তথন প্রশ্ন করেছে: "প্রভু, ব্রহ্ম কী / ব্রন্ধের দঙ্গে জগতের সম্বন্ধই বা কী /"

প্রথমে বকুর মৃত হাস্ত--তারপরে বকুর সমধুর কণ্ঠ। "ব্রহ্ম! ব্রহ্মকে বোঝা ব্রহ্মারও অসাধা! আর বন্ধের সক্ষে সক্ষে জগতের সম্পর্ক বল্ছ ? সে সম্বন্ধ ডিমের সম্বন্ধ! এই জন্তেই জগতকে ব্রহ্মাণ্ড বলে পাকে। আমাদের জন্তে ব্রহ্মের কোনই হালিড্যেশ্ নেই, আমরা বাঁচি কি মরি, থাবি থাই কি থাবাব থাই তা নিয়ে ব্রহ্মের মোটেই মাথা বাথা নেই! মাথাই নেইত মাথাব্যথা! ব্রহ্ম--দে এক চীজ্! এই প্রত্যের ঘার হয়েছে তাঁকেই বলা হয় ব্রহ্মালু! ব্রহ্মের আলু-প্রত্যের যাকে বলে। থ্ব কম লোকেরই এই প্রত্যের আদে জীবনে। যাদের ইয় জ্যাদেরই বলে থাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ! অথাৎ কিনা--"

ভিড়ের আড়াল থেকে আফি ফুেন্ডুন্ কাটি: "আল্সেদ্ধ মহাপুরুষ !"

ক্ষণেকের জন্ম বকুর খইফোটা কিইটা, ভক্তরাও চঞ্চল হলেতে

কিন্ত ভক্তির স্রোত কতকণই ব্যানিক করিছে এই ক্ষা হয়--- পৃথ্ন, আপনি ভগবাংক মাতৃভাবে সাধনা করতে বলেছেন। ভিত্তি করিছে ভগবানের কাছে চের পাই না কেন বলুন তো!"

ভারী মৃক্ষিলের কথাই! এই ক্রান্ত বকু কা জবাব নিয়, জান্বার জন্ম আমি ব্যগ্র হই।

বকুর আবার মৃত হাস্ত--তবে এই

"আমরা কি আর ভগবানের কা পুনা পূর্বাণ স্থিত। ই কি তাঁকে মা বলে' ভাবতে পারি ? আমাদের প্রার্থনা তো রাম কাছে, তাদের কাছে, তাদের কাছে আমাদের পাওনা গণ্ডানা পেলে তথন ভগবানকেই গাল পার্য

"কিন্তু রাম শ্রাম যত্ন ধর্র মধ্যে ক্রিক্ট ভগবান---দেই ক্রী নেই কি ? তবে তাদের আচরণ ঠিক মাতৃক্ত হয় না কেন ?"

#### ব**ক্ষেরের লক্ষাভে**দ শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী



STY. 3088

"তার কারণ, সেই-মা যখন সীমার মধ্যে আসেন তখন যে মাসীমা হয়ে পড়েন্! মার চেয়ে মাসীর দরদ্ কি বেশি হয় কখনো ? মাসীর যদি বা কদাচ দেবার ইচ্ছাই হয় সে নিতাস্কট যংকিঞ্চিং, কখনো বা হয়ই না, কখনো যদি বা হোলো দিলেন আবার ঠিক উপ্টোটাই! তাই তো এত হাছতাশ ত্রিয়ায়।

বকু তাক্ লাগিয়ে ছায় আমার! এই সব মুক্ষবির মত আর মোরব্বার মতো বোল্চাল্---যেমন মিষ্টি তেমনি গুরুপাক্ এত তব ও পেল কোণায়! তবে কি সত্যিই ও ভগবান্ পেয়েছে নাকি ? সন্দিশ্ধ হতে হয়। এযে প্রমহংস দেবের মতই প্রাঞ্জল ভাষায় প্রাণ-জল করা কথা সব! আমার নান্তিক স্ক্রেও ভক্তির ছায়াপাত হতে থাকে।

এমন সময়ে জানৈক ভক্ত এক ছড়া পাকা মর্ত্তমান নিয়ে এসে হাজির! বকুর শ্রীচরণে নিবেদন করে' লায় প্রণত হয়ে।

বকু হাত তুলে আশীৰ্কাদ জানায়---"জয়োস্ত !"

তারপর একটা কলা ছাড়িয়ে মুপের কাছে তোলে---নিজের মুপের কাছে। কাকে যেন অন্তনয় করে ---"মা থাও।"

আমি চারি দিকে তাকাই, বকুর মাকে দেখতে পাইনে কোখাও! তিনি হয়তো তথন তেজনায় বসে, তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে, পানদোক্তাই চিবুচেন! সেখান থেকে কি শুন্তে পাবেন বকুর ভাক ? তাছাড়া ভিনি আস্তে চাইবেন কি এই দকলে ?

বকুর পুনরায় কাতর অন্তরোধ---"খাও না মা !"

বোধ হয় দরজার আড়ালেই অপেক। করছেন উনি! এতকণ নেপথোই ছিলেন তাহলে!

আমি মার আগমনের অপেক্ষা করি, বকু কিন্তু করে না, কলাটা মুখের মধ্যে পুরি দিয়ে, প্রচাক্ত রূপে চিবিয়ে, গিলে ফেলে একদম।

দ্বিতীয় কলাটিও ঐ ভাবে মুখের কাছাকাছি আছে। আবার বকুর সকাতর আহ্বান্---"মা মাগো।! আবেকটা কলা থাও!"

আমি অবাক্ হই এবার ! কাছের একটি ভক্তকে জিগোস্ করি---"মহাপ্রভুর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? এমন কর্ছেন কেন ?"

শুনে' তিনি তো চোথ পাকান, পাশের আরেকজন ঘূরি নাকায়। অবশেষে, পেছনের একটি সদাশয় ভদ্র লোক আমাকে সব বৃঝিয়ে ছায়। তথন আমি জানতে নার্কী যে, ভগবানের সঙ্গে আমাদের চির-দিনের আদা ও কাঁচ কলার সম্পর্ক ভূলে গিয়ে, আত্মীয়বোধে তাঁর সঙ্গে বাংচিং করা ভগবং সাধনারই একটা প্রত্যান্ধ। তারপর আর বৃঝ্তে দেরি হয় না আমার! অর্থাং, ভগবানকে মা-টা বলে' একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে, ভূলিয়ে ভালিয়ে তাঁর মাথায় হাত বৃলিয়ে নেবার কলী আর কি! ভগবানের সঙ্গে এরকম চালাকি আমার ভালো লাগে না কিছ!



ভান্ত, ১৩৪৫

তৃতীয় কলার প্রাতৃতাবেই আমি প্রতিবাদ করি: "উছ, মা নবেচারীকে অত কলা থাওয়ানো কি ঠিক ইবে পু সন্ধি হতে পারে মার। তার চেয়ে বরং বাবাজীদের বিতরণ করলে হয় না ?"

বকুর কদলী-দেবন বাধা পায় না। চিবতে চিবতেই দে বলে: "হুঁয়াং, মার আবার দর্দ্দি হয় না কি! তিনি হলেন সর্বশক্তিময়ী! দর্দ্দি হলেই হোলো! আর যদি হয়ই, না কি আমার আদা-চা থেতে জানেন না!"

সাধ্য সাধনায় লোকে ঢোঁকে গিলে ফেলে; কলা তে। কি ছার্! সমগু ছড়াটাই বকুর মার, বিকল্পে, বকুর অন্তর্মালে, দেখতে না দেখতে, অন্তর্হিত হয়।

তারপর একে একে 'মা আঁচাও', 'মা মুখ মোছো'—ইত্যাদি হয়ে যাবার পর, একটি পান মুখে দিয়ে বকুর দ্বিতীয় কিন্তি কথামত হুর হয়। মাঝে একবার সমাধির ধাকাও সামলাতে হয় বকুকে।

সবংশ্যে অনেক বেলায়, ভক্তদের সবার অন্তর্গানের পর, থাকি কেবল বকু আর আমি।

"এই যে শিব্রাম্ যে! অনেকদিন পরে কি মনে করে'?" ভারিকী চালে বলে বরু।

"এলান তোমাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমায় যাব বলে ! মডার্ণ-টাইম্স্ হচ্ছে মেট্র । চালি চ্যাপ্লিনের । চলো দেখে আদা যাক আর হেসে আসা যাক !"

"আমার কত কাজ, কি করে' যাই বলো।" বকুর মুখ ভার।

"আচ্ছা, মাকে একবার জিগোস্ করেই নাওনা কেন! তিনি তো এগনো দেখেন্নি ছবিটা! কিম্বা যদি দেখেও থাকেন তো দেখেছেন সেই ফিল্ম তোলার সময়ে হলিউডে। তারপর সটান্ চলে এসেছে কলকাতায় আজই প্রথম শো!"

"আঃ, কি বক্ছ! মার সময় কই এখন!"

"তবে মাকে নাই নিয়ে গেলে, তোমাকে নিয়ে গেলেই হবে। মার কি মাসীমার যারই হোক্, অসমতিটা কেবল নিয়ে নাও!"

"ভাই শিব্রাম!" বকুর দীর্ঘনিখাস পড়েঃ "স্থির ছাড়া কি আর কোন কাম্য আছে আমার জীবনে ? আর কোনো চিন্তা ? আর কিছু দ্রষ্টবা ? না। এখন ক্ষরই আমার একমাত্র লক্ষ্য।"

"তা বেশ তো! লক্ষ্য তাই থাক্ না, কিন্তু, সিনেমাটা উপলক্ষ্য হতে দোষ কি ? চার্লি চ্যাপ্লিন্—"
"তা হয় না শিব্রাম;" বকু বাধা দিয়ে বলে'—"তুমি নিতাক্ত মূচ্মতি! এই গৃঢ় অতি ব্যাপার কী
বৃষ্বে! লক্ষ্য মাত্রই ভেদ কর্বার জিনিস্, ভাতো মানো ? কথায় বলে লক্ষ্যভেদ! ঈশ্বর যদি জীবনের লক্ষ্য হয় তাহলে ঈশ্বরকেও ভেদ করতে হবে! ক্রিয়াকে ফাক না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই!"

আমার কি রকম একটা ধারণা ছিল যে ঈশার লক্ষ্য হতে পারেন কিন্তু ভেল্ফ নন্, কিম্বা ভেল্ফ হতে পারেন কিন্তু লক্ষ্য নন্ অথবা ও চ্যের কিছুই নন্—তিনি সমস্ত ভেলাভেলের একেবারে অতীত। সেই কথাটাই পরিষ্যাররূপে বাক্ত কর্তে যাচ্ছি কিন্তু পাড়তে না পাড়তেই সে আমাকে বাগ্ড়া ছায়: "বাং, ভেল করা যায়না কে বল্ল! ঈশারকে ভেল করেই তো আমরা এলাম! এল এই বিশ্ব সংশার! নইলে এলাম কোখেকে!



ভাব. ১৩৪৫

ঈশরকে ছিন্নভিন্ন করেই তে। আমরা এসেছি----যা একবার ভেদ হয়েছে তা আবার ভেদ হবে । তবে, ইয়া তত্তিত বটে!"

এই বলে সে অর্জুনের লক্ষাভেদের উদাহরণ ঠেলে নিয়ে আসে আমার সাম্নে, আমার কিন্তু ধনপ্তয়ের, দৃষ্টান্তে প্রহারের অভিসন্ধিই জাগতে থাকে কেবল !

নিজেকে সামলে নিই কোনোরকমে—নাঃ, এতথানি তাকামি বর্দান্ত করা সপ্তব নয়' আমার পক্ষে। আমার পিত্ত প্রজ্ঞালিত হয়ে ওঠে, একটা নিদ্ধাম রাগ, নিম্নার্থভাবে ধরে' পিট্বার অহেতুক ইচ্ছা আমার পেটের মধ্যে ধুমায়িত হয়। নাঃ, বকু যদি এতটা বাড় বাড়ে তাহলে বকুকেই আমার জীবনের লক্ষ্য করে' বস্ব কোন্দিন। একেবারে ভেদ করে ফেল্ব ওকে—জরাসন্ধের মতো সরাসরি। জরাসন্ধকে কে ফাঁক্ করেছিল পু অর্জ্জুন, না, ধনপ্রয়—কে পু সে যেই করুক্, যাড়েভাইস্ বা এক্জাম্পেলের তোয়াক্কা নেই আমার, ওকে আমি হুবহু দেখে নেব, তা যাই থাক্ কপালে, মানে, বকুর কপালে! আর বল্তে কি বকুকে আমার তর্ভেগ্য বলে' মনে হয় না আদপেই!

চটে মটেই চলে আসি---দেদিনকার মতো ওকে মাৰ্জ্ঞনা করে'। আসবার সময় সে রহস্তময় হাসি হেসে বলে: "জান্তে পাবে. ক্রমশঃই জান্তে পাবে। অচিরেই প্রকাশ হবে। ভগবান যথন ফাটেন বোমার নতই ফাটেন! যেম্নি অবাক্-করা তাঁর কাণ্ড---তেম্নি কান-ফাটানো তাঁর আওয়াজ! না দেখার, না শোনার যো কি! কতজনকে যে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যান্ তার পাতাই পাওয়া যায় না! ভগবানের সামনে যে পড়েছে তার কি আর রক্ষে আছে গুউগাও হতেই হবে তাকে গুআজ না হয় কাল!"

দিনকতক পরে, যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি সংগ্রহ করে' আবার যাই বকুরী কাছে। দূচসংকল্প করেই যাই, এবার আর বলা নেই কওয়া নেই, সোজা গিয়েই ওকে চাটাতে স্থক্ষ করে' দেব, তা যাই থাক্ বরাতে—ভক্তবৃন্দই এসে বাধা দিক্ কি মাসীমাই মাঝখানে পড়ুন্। কাক্ষ কথা শুন্ছি না!

কিন্তু যেতেই, দোরগোড়াতেই প্রথম ধাকা! দেখি বকুর সাইন্বোর্ড বদলেছে: "শ্রীমং বকেশব পরমহংদের" বদলে স্রেফ্ "স্বামী বকানন্দ"! আমার মনে আঘাত লাগে, ভালো হোক্ মন্দ হোক্, বকু আমার বন্ধুই—বিনা হাফ্প্যান্ট এবং হাফ্প্যান্টের সময় থেকেই। ধনরত্ন কিছুই দিতে পারিনি ওকে, কেবল নামগাত্র দান করেছিলাম, তাও অভিযানবশে ও প্রত্যাখ্যান করল!

অভিমানবশে কি ক্রোধভরে, কে জানে! আমি প্রকে আড়ালে ডেকে নিয়ে অন্থাগের সর তুল্তেই ও বলে: "আর ভাই, বোলোনা! পাড়ার চ্যাঙ্ডাদের জ্বালায় পাল্টাতে হোলো! 'পরমহংসের' জায়গায় কেবল 'পরমবক' বসিয়ে দিয়ে যায়। চক্ দিয়ে, কালি দিয়ে, উড পেন্সিল্ দিয়ে, যা কিছু দিয়ে। কাহাতক্ আর সব সময়ে কেবল ধোয়া মোছাই করি! আর যদি দিনরাত কেবল নাম নাম করেই পাগল হব ভগবানকে ভবে ডাক্ব কথন! কাল আবার আলকাৎরা দিয়ে লিখে গেছে---সে লেখা কি ছাই সহজে ওঠে! ভারী থিট্কাল্ গেছে কাল'। তারপরই ভাব্লাম, ধুত্তার! নাম নিয়ে কি ধুয়ে থাবাে! বদলে ফেল্লুম নাম! তা এমন মন্দই বা কী হয়েছে!"



ভার, ১৩৪৫

"শ্রীমৎ বল্লেশ্বর পরত্বক!" আমি বলি: "তাই বা এমন কী খারাপ ছিল!"

"वादा ! वक दय এकটा गालागाल !" वकू वटल---"इःममत्भा वटका मणा, वहेरा पर्छानि ?"

''ধাৰ্ম্মিক মাতুষদেরই বকের সক্ষেতৃলনা করে। বক কি যা তা<sub>?</sub>" বকের পক্ষ সমর্থন করি আমি---"হাঁদের চেয়েও বক ভালো---পাঁচার চেয়েও।"

"তোমার কাছে ভালো হতে পারে," বকু এবার চটে, ''আমার কাছে নয়! তোমার ইচ্ছা হয় বকের মাছলি বানিয়ে গলায় ঝোলাও গে, আমি কিন্তু বক দেখ্লেই মুছে ফেল্ব, মেরেই বদ্ব একেবারে, যদি হাতের নাগালে পাই!" বকু গজ্বাতে থাকে।

''তা যাক্লে।" আমি ওকে ঠাণ্ডা করি, "ব্যাকরণ-থেকে বের করা ছিল নামটা, তাই বল্ছিলাম —"

"বাং এতেও তো ব্যাকরণ বন্ধায় আছে। বিলক্ষণ! বকু ছিল আনন্দ কিমা বকু পেল আনন্দ অথবা वकुत हारला जानम इंछि वकानम ! अपन पम कि !"

"কিন্তু ঐ যে নামের গোড়ায় স্বামী বসিয়েছ ! স্বামী কেন আবার ?"

"বাঃ, তাও জানে। না! স্বামী বসাতে হয় যে! বিয়ে না কর্লেও বদানে। যায়।" আমার বোকামিতে বকুর বিস্ময় ধরে ন।! "আমি তো বিয়েও করতে যাচ্ছি।"

আমি আকাশ থেকে পড়ি—"বলো কি!"

"অবাক হচ্চ যে ! কেন ! বিষ্কেকি কর্তে নেই ?" বকু বলে : "ছদিন বাদে বন্ধানন্দও লোপ পাবে আমার। থাকবে কেবল স্বামী।"

์ "ฆ้าเ ?"

"তোমাকে লক্ষা ভেদের কথা বলেছিলাম্না? সে লক্ষ্যভেদ হয়ে গেছে আমার!"

"মাঁা, বলো কি ? ঈশরকে ফাঁক্ করেছ তাহলে ?"

"একেবারে চৌচির! এই ছাথো।" ব্যাঙ্কের একটা পাশ বই বের করে' আমাকে ছাথায়: তাতে ধ্বুর নামে লক্ষ টাক। জমা! পুনরায় আমার পিলে চম্কায়!

"ভক্তদের কাছ থেকে ধার নেয়া সব।"

"ङक्टानत कं।कि त्मरव १ त्वातातत !"

"ভক্তিতে মাহমকে কাণা করে, গুৰুর কাজ হচ্ছে চকুদান করা। সৈই গুৰুতর কাজটাই করেছি শুধু আমি।"



প্রথমে আমার মুখে কথাই সরে না, বছ চেষ্টায় নিজেকে জড়ো করে' আনি, তারপর ওকে জড়িয়ে খব কসে' ওর পিঠ চাপ্ডে দিই: "ভ্যালা মোর বন্ধেখর—গদাম্—গদাম্—গদাম্—গ্রম্ !"

শেষের কথাগুলো বলে আমার দক্ষিণ হস্ত—ওর প্রশন্ত পিঠে। অবায় শব্দ সব হাতের অপবায় থেকেই আমে তো!

আমার তারিকের তাল সাম্লাতে ওর সময় লাগে। এটা অহুরাগের বহর কি, অনেকদিনের রাগের নাল—ও ঠিক বুঝতে পারে মা। আমিও না।

পুনরাবৃত্তির স্ত্রপাতেই ও পিছিয়ে যায়ঃ "আমি চল্লুম ব্যাক্ষে। য়্যান্দিন্ শুধু সমাধিই করেছি, এবার সমাধা করি!"

আমি হতভদ্বের মত দাড়িয়ে থাকি। লক্ষ্ণ টাকা ভেদ করা কি চারটিগানি! ছুর্ভেছ্য রহস্থের মতই বকুকে বোধ হয় আমার!

ব্যা ডাচির ল্যান্দ খনে' গেলেই দে বাাং হয়—জারো বড়ে। হলে' যথন সাং খনে যায় তথন থাকে শুধু ব্যা ।--বকু আবার বিয়ে করতে যাচ্ছে।





( পূর্বর প্রকাশিতের পর )

# প্রীপ্পেঘেন্দ্র ঘিত্র

জাঃ ক্রল বলে' এতদিন যাঁকে দৃঢ়ভাবে বিশাস করে এসেছে তার এই স্বীকারোক্তির পর সমর ও অজ্যের বিমৃত্ অবস্থাটা থানিকটা বোধ হয় অসমান কর। যেতে পারে। অসংখ্য প্রশ্ন তাদের মনে জেগে উঠল। কিন্তু তখন তার সমাধ্যনের অবসর নেই।

হাউই জাহাজ সবেগে নীচে নামছে। তবু মনে হল গ্রাইন বা আসল জী ক্রনের হাউই বোটকে রক্ষা করবার আশা অত্যন্তই অল্প। সমর ও অজয় ও বুঝেই উঠতে পারছিল না হাউই জাহাজ কোন রক্ষে হাউই বোটের নাগাল ধরতে পারলেও কি করে তা থেকে আসল ডাঃ ক্রলকে উদ্ধার করা যাবে।

কৌতৃহল না চাপতে পেরে সমর সে কথাই জিজ্ঞেদ করলে।—"হাউই জাহাজ ত নীচে নামাচ্ছেন সব বিপদ তুচ্ছ করে। কিন্তু হাউই বোট বাঁচাবেন কি করে ?"

ডা: ক্রল বা হের ভোগেল তথন দূরবীণে চোথ লাগিয়ে এক মনে নীচের হাউই বোটের ওপর লক্ষ্য রাখছেন। চোথ না তুলেই তিনি বল্লেন—সমুদ্রে ভোববার আগে হাউই বোটের নাগাল যদি পাই তাহলে দেটা শক্ত হবে না।'

ব্যাপারটা পরিকার না হলেও সমর ও অজয় আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে না। যত বড় বৈজ্ঞানিকই হোন না কেন সাক্ষাৎ শয়তানরূপী ডাঃ ত্রুলের উদ্ধারের ব্যাপারে সত্যিই তাদের কোন উৎসাহ ছিল না। হাউই জাহাজের বিপদের কথা ভেবেই তারা তথন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু কি কারণে কে জানে। হাউই জাহাজের এবারে কোন বিপদ হল না। ত্রেকের কাজেও এবার কোন গলদ দেখা গেল না। শেষ পর্যান্ত হাউই বোট সত্যিই রক্ষা পেল।



হাউই বোটটি এমন সহজে কো করা যাবে সমর বা অজয় ভাবতে পারেনি। বোটটি প্রায় সমূদ্রে পড়ে পড়ে এমন সময় ভাবের হাউই জাহাজ তার নাগাল ধরে ফেলল। সে মৃহ্রেই হের ভোগেল একটি কল টিপতেই দেখা গেল জাহাজের নোলরের মত ছটি শেকলে বাধা ছক হাউই জাহাজের তলা থেকে ঝুলে পড়েছে।

হাউই বোটটি দেখতে অনেকটা বিশাল পটলের মত। তার ওপরের দিকে কটি আংটা যে লাগান আছে, সমর এমন কি অজয় পব্যস্ত তা আগে লক্ষ্য করে নি। পরে তার। অবশ্য জেনেছিল হাউই ভাগজ থেকে হাউই বোট নামাবার ও তোলবার জন্মেই আংটাগুলি আছে। ছাড়বার সময় এই আংটাতে শেকল দেওয়া হক লাগিয়ে হাউই বোট নামিয়ে দেওয়া হয় আবার শৃত্য পথেই ওই আংটায় ছক লাগিয়ে সেটিকে হাউই জাহাজে তুলে নেওয়া যায়।

কল বিগড়ে যা ওয়ার ফলে বেয়াড়া ভাবে থুরপাক থাবার দক্ষণ হাউই-বোটের আংটায় জাহাজের হক গাগাতে হের ভোগেলকে অবশ্য বেশ একটু বেগ পেতে হল। তব শেষ প্রয়ন্ত স্থকৌশলে তিনি তা লাগিয়ে ফেলেছেন দেখা গোল। তারপর হাউই বোট জাহাজে উঠিয়ে ফেলতে কোন হাজামই হল না।

কিন্তু কত বড় হ্যাপাম যে তথনও বাকী তা তারা জানে না।

হাউই জাহাজ তথন ব্দের সম্দ্রের একেবারে ওপরে এসে পড়েছিল। সমস্ত ধনু গ্রহময় বিপুল এক টা প্রলয়লীলা যে চলেছে তার পরিচয় এখানেও পাওয়া যায়। ঝড় নেই বৃষ্টি নেই তর সমৃদ্রের সে কি ভয়ধর রূপ! সমৃদ্রের তলা থেকে বিরাট দব পাহাড় যেন ঠেলে উঠতে চাইছে। ব্রেকে সামান্ত একট, গলদ দেখা দিলেই সে যাত্র। তাদের আর রক্ষা পেতে হত না। বৃদ্ধের সেই উত্তাল তরঙ্গময় অজানা সমৃদ্রেই তাদের ইতিহাস শেষ হত। কিন্তু, ব্রেক এবারে আর বিফল হল না। হের ভোগেল একটা হাতল টেনে দিতেই হাউই জাহাজ আবার ওপর দিকে নিবিদ্ধে ঠেলে উঠল।

ভোগেল এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেন,—"হাউই জাহাজ সম্বন্ধে এখন আমরা অনেকটা নিশ্চিস্ত। এবার ডাঃ ক্রলের থবর নিতে যেতে পারি।"

অজয় একটু অপ্রসন্ন ভাবে বল্লে,—''তাঁকে প্রাণে বাঁচিয়েছেন সেই যথেষ্ট এগনি আর খবর না নিলে কি চলত না। আমাদের একবার যে সর্বানাশ তিনি করেছেন তাতে এবার হাউই বোঁট তাঁর বন্দী থাকাই স্বার পক্ষে মঙ্গলের কথা বলে ত আমার মনে হয়।

হের ভোগেল খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ঘরের বাইরে পা বাড়িয়ে বল্লেন,—''আমার ও মত তাই, কিন্তু তিনি কোন রকম আহত হয়েছেন কিনা সেটা একবার দেখা উচিত মনে করছি।

সমরের সঙ্গে হের ভোগেলকে অনিচ্ছার সঙ্গৈ অমুসরণ করে অজয় বল্লে,----'আপনি যা ভাল বোঝেন কল্পন । কিন্তু আবার কোন শয়তানী করবার স্থযোগ যেন সে না পায় এইটুকু সাবধান থাকবেন।'

ভোগেল একটু হেদে বল্লেন----"সে কথ। আমায় বলতে হবে না। আহত হোক বা না হোক থে অবস্থাতেই থাকে ডাঃ ক্রল এখন থেকে আমাদের বন্দী। ক্রমশঃ



# বীরবলী

# শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত

একদিন বাদশাহ আকবর ও বীরবল এক বেগুনের খেতের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন। কচি কচি স্থল্ব নীল বেগুন গুলি দেখে রাজা বললেন, "বীরবল, দেখ দেখ কি স্থল্ব বেগুন! বীরবল তখনই শত মুখে বেগুনের গুণ বর্ণনা করতে স্থক্ত করলেন ও বললেন, জাহাপনা, বেগুনের খেতই সব লাগান উচিৎ, পৃথিবীর কোন তরকারি এর কাছে লাগে না।"

কিছুদিন পর আবার আকবর ও বীরবল ছজনে সেই পথ দিয়ে যাচ্ছেন। বেগুনের সময় উৎরে গেছে, পোকা ধরেছে, চারাগুলি শুকিয়ে গিয়েছে তার পূর্বের সে সৌন্দর্য্য আর নেই।

আকবর শাহ বলে উঠলেন, "কি বিশ্রী দেখতে!"

বীরবল তথনই বেগুনের দোষ বর্ণনা করতে লাগলেন, ও শেষে বললেন, 'জাঁহাপনা, বেগুন কখনও খেতে নেই।''

আকবর শাহ সব শুনে বললেন, "বীরবল, বল কি ? এই সেদিন বেগুনের প্রশংসা তোমার মুখে ধরে না, আর আজ এতনিন্দা করছ যে ?"

বীরবল কিছুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে বাদশাহকে লম্বা কুর্নিশ করে গস্তীর স্বরে বললেন, "জাঁহাপনা, আমি তু আর বেগুনের চাকর নই, আমি আপনার চাকর।"



# আশ্চর্যা অসুখ

#### রজত সেন

ছেলেবেলায় চীংকার ক'রে ক'রে পড়েছি—'টেম্স্ নদীর স্থরক্স. কিবা মনোহর, উপরে জাহাজ চলে নীচে চলে নর,' পড়ে অবাক হয়ে গিয়েছি। অদ্ভূত লাগ্ত! তথন চাটগাঁ। থাক্তাম, বয়েস পাঁচ কি ছয়। মাঠের একধারে পর্দা খাটিয়ে প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হ'ল। অনেক দূরে একটা উঁচু টিবির ওপর বসে সন্ধাার পর আমরা কয়েকজন সেদিন সেই প্রথম দেখ্লাম পর্দার গায়ে লোক ঘোড়ায় চড়ছে, পাহাড়ে উঠ্ছে, নদীতে সাঁতার কাট্ছে, আরও কত রকমের দৃশ্য! কি ভয়ানক উত্তেজনার মধ্যে সে-রাত্রিটা কেটেছিল! এখন, এতদিন পরে সে-কথা ভাবতে কি ভালো যে লাগ্ছে কি বল্বো!

পৃথিবীর যত বয়েস বাড়ছে, পৃথিবীতে অদ্ভুত এবং আশ্চর্য্য ঘটনার সংখ্যা যেন তত বেড়ে চলেছে। কত অদ্ভুত কিন্তুতকিমাকার রোগ যে মানুষের আজকাল হচ্ছে তা তোমরা জানো? ডাক্তার হয়েও আর সুখ নেই, হাতে এমন রুগী এলো যে রোগের কথা সে কোন ডাক্তারী বইতে কোন দিন পড়েনি।

লগুনের কোন থিয়েটারে এক ভদলোক একবার পকেট থেকে সিগারেট বার ক'বে সোঁটে রাখলেন, তারপর দেশলাই জেলে যেই সিগারেট ধরাতে যাবেন অমনি হুস্ ক'রে প্রকাণ্ড এক শব্দ হ'ল, তাঁর মুখ থেকে সিগারেটটা ছিট্কে গিয়ে পড়লো প্রায় কুড়ি হাত দূরে আর একজন দর্শকের পায়ের কাছে। দেশলাইএর কাটিটা গেল সঙ্গে সঙ্গে নিবে। King's College হাসপাতালের ডাক্তার ভদলোককে খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা করে দেখলেন ব্যাপার কি! জানা গেল তাঁর পেটের মধ্যে খাবার হজম না হ'য়ে চার পাঁচ দিন পরে সেই খাত্যব্য থেকে একরকম গাাস সৃষ্টি হয়; মুখের কাছে হঠাৎ আগুনের স্পর্শে প্রায় বারুদের মত এই গাাস স্কলে ওঠে! ব্যাপারটা খুব আশ্বর্যা নয় কি?



513. 308¢

পোর্টল্যাণ্ডে সেদিন একটা লোক মোটরে যাবার সময় আর একটা গাড়ীর সঙ্গে ধাকা লাগে। চোট লেগে লোকটার ক্র আর চোথের মাঝামাঝি জায়গায় ছিদ্র হ'য়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সেই ছিদ্র দিয়ে শরীরে হাওয়া ঢুক্তে আরম্ভ করে, লোকটাও ফুল্তে থাকে। ক্রমশঃ দেখ্তে দেখ্তে লোকটা তার শরীরের দিগুণ হয়ে যায়। অবশেষে লোকটার পেটে ছিদ্র করে সমস্ভ হাওয়া বার ক'রে দিয়ে তার ক্ষতস্থানের চিকিৎসা করতে তবে লোকটা ভালো

আর এক রকম রোগের কথা শুন্তে পাওয়া যায়, যে রোগ শরীরের স্বাভার্বিক বর্ণ একেবারে আমূল পরিবর্তন ক'রে দেয়। প্রথমে হয়ত পা হটোই নীল হ'য়ে গেল। গায়ের চামড়া অনবরত হল্দে, কালো, লাল প্রভৃতি রংএ পরিবর্ত্তিত হ'তে লাগ্লো। এই সমস্ত রোগের কারণ এখনও বৈজ্ঞানিক জগতে অজ্ঞাত রয়ে গেছে।

Hartford-এ একজন রোগী পাওয়া গেল যার কান ছটো অবিশ্রাম নড়ছে, মিনিটে ১০০ থেকে ১৩২ বার কান নড়তে থাকে। দূরের লোক সে কান নড়ার শব্দ শুন্তে পেতো। periscope-এর মত যন্ত্র দ্বারা ওর গলা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেল শিরার কোন গোলমালের দরুণ এই সাজ্যাতিক রোগের উৎপত্তি।

California-তে একজন চিত্রকরের হঠাৎ মাথাটা বড় হ'রে গেল দেখতে দেখতে, শরীরটাও এলো কুঁজো হ'রে; পা ছটা কেমন যেন ছ্মড়ে ছোট হ'রে গেল। ভদ্রলোককে দেখলে হঠাৎ মনে হয় প্যান্ট-কোট-পরা একটা বনমান্ত্র।

আর একটা আশ্চর্য্য ঘটনা। Patricia Maguire নামে একটি মেয়ে প্রায় ছ'বছর ধরে ঘুমোচ্ছে। বেশ স্বাভাবিক ঘুম। কত রকম যে চেষ্টা করা হয়েছে ওর ঘুম ভাঙাবার তার আর ইয়ত্বা নেই, কিন্তু সমস্ত চেষ্টাই বার্থ, সে ঘুমোচ্ছে। ডাক্তারেরা আশা করছে এবারে ওর ঘুম ভাঙ্গবে।

একবার একজন মহিলা হঠাং হাই তুল্তে আরম্ভ করেন। প্রথমে আস্তে আস্তে করেকবার, তারপর মিনিটে দশ বারো বার ক'রে তাঁর হাই উঠ্তে লাগ্লো। কিছুতেই হাই ওঠা থামে না। ডাক্তার ডাকা হ'ল, নানা ওম্বধ দেয়া হ'ল, কিন্তু হাই তোলা থামতেই চায় না। শেষকালে ক্লান্ত হয়ে মহিলা ঘুমিয়ে পড়লেন। যথন জেগে উঠ্লেন। তখন তাঁর বাারাম সেরে গেছে!



আশ্চয়া অস্ত্রথ রক্তত সেন

ভান্ত ১৩৪৫

আর এক মুস্কিলে বারাম আছে—এর নাম হিকে। মাঝে মাঝে আমাদের কয়েক মিনিটের জন্মে হিকে উঠ্তে থাক্লে আমরা কি মুস্কিলেই পড়ে যাই; কখনও জল থাচ্ছি কখনও বা নিশ্বাস বন্ধ ক'রে কিংবা নানা রকম কসরং করে তবে হিকে বন্ধ করতে পারি। California-র এক ভদ্রলোককে একবার ধ'রলো এই হিকে। কিছুতেই কমেনা, বড় বড় ডাক্তার দেখালেন, নানা ওমুধ পত্র খেলেন, কোথায় কি ? কয়েক দিন অসহা কস্তে কাটাবার পর ভদ্রলোক ঠিক করলেন আত্মহত্যা করবেন, এমন ভাবে বেঁচে থাকা বিভ্ন্মনা। রিভলবারটা বার করে তিনি কপাল লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপ্লেন, সঙ্গে সঙ্গেই হিকা উঠ্লো, তিনি লক্ষ্য ভ্রেই হলেন, জীবনটা বেঁচে গেল, সঙ্গে সঙ্গে হিকেও সেরে গেল।

আর একটা বাপার বলে এ কাহিনী শেষ করা যাবে। এক ভদলোক কোন রেস্তর্রার বদে বন্ধুর সঙ্গে চা পানের পর একটা সিগারেট ধরিয়ে গল্প করছিলেন। হঠাৎ মান্তুষের চামড়া পোড়ার গন্ধ নাকে লাগ্তে ছই বন্ধুই আশ্চর্যা হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগ্লেন। হঠাৎ হাতের দিকে নজর পড়াতে ভদলোক আশ্চর্যা হ'য়ে গেলেন, যে ছটো আঙ্গুল পুড়তে আরম্ভ করছে, ভদলোক ভয়ানক বিমিত হ'য়ে গেলেন। তাঁর নিজের ছটো আঙ্গুল পুড়তে আরম্ভ করছে, ভদলোক ভয়ানক বিমিত হ'য়ে গেলেন। তাঁর নিজের ছটো আঙ্গুল বেমালুম পুড়ে যাতে আর তিনি গন্ধ না পাওয়া পর্যান্ত বিন্দু বিদর্গ টের পাননি! সোজা চায়ের দোকান থেকে তিনি এলেন ডাক্তারের বাড়ী। ডাক্তার সাহেব ত ব্যাপার শুনে হকচকিয়ে গেলেন। এ আবার কি ব্যারাম রে বাবা। চল্লো গবেষণা অনেক দিন। ডাক্তার একদিন ভদলোককে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ Xray ছারা পরীক্ষা করলেন। রহস্তের সমাধান হ'ল। ভদ্লোকের হয়েছিল কি তাঁর মেরুদণ্ডের মধ্যে এক জায়গায় গর্ত্ত হয়ে যে শিরাগুলো মাথার মধ্যে স্পর্শ-বোধ বয়ে নিয়ে যায় সে শিরাগুলো নষ্ট হ'য়ে গিয়েছিল, সে জন্মেই তিনি কিছু অনুভব করতে পারতেন না। গর্তের চারপাশ দিয়ে অবশ্য যে শিরাগুলো গেছে তারা অক্ষতই আছে, সে জন্মে অহাত্য শারীরিক অনুভূতি পূর্বের মতনই।

যদিও বিজ্ঞান Xray এবং আরও অভাবনীয় যন্ত্রপাতি ক্রমশঃ আবিক্ষার করছে, এমন অনেক রোগ আজকাল হচ্ছে বিজ্ঞানের সাহায্যে যাদের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

## সাথামত কাজ

#### ঞ্জীরাণী রাহা

5

বর্ষাকালে ছোট্ট মেঘ এক
হারিয়ে নিজের দল,
বললে, "ও ভাই, আমার যে এই
কয়েক ফোঁটা জল,
পারবে কি তা' নদীর বুকে ঢেউ ছোটাতে,
কিংবা, চাঁপা, টগর বেলা ফুল ফোটাতে 
ৃ
তবুও আমার সাধ্যমত কাজ
করবো তাতে পা'ব নাকো লাজ।"

೮

মৌনাছি এক গুন্গুনিয়ে
ছুট্ছিল ফুল পানে,
হঠাং থেমে, কাছে এসে,
বল্লে কানে কানে,
"সারাটাদিন ছুটে ছুটে করছি মধু জড়,
কিন্তু একা চাকখানিকে করতে নারি বড়।
তবুও আমার সাধামত কাজ
করবো, তা'তে পাব নাকো লাজ।"

>

বাগানের এক ফুলগাছেতে
ছোটু একটি ফুল
বল্লে ফুটে, "এই বাগানে
রোজ আসে বুলবুল,
ফুলের বাসে মাতাল হ'য়ে শোনায় মধুর গান,
একা আমার গদ্ধেতে কি মাতবে তাহার প্রাণ ?
তবুও আমার সাধ্য মত কাজ
কর্বো তা'তে পা'ব নাকো লাজ।"

রাতের বেলা হাধার যথন
মশ্মিশিয়ে কালো,
একটি তারা বল্লে হামায়,
"মিট্মিটে মোর হালো।
এই পৃথিবীর জমাট হাজকার
দূর ক'রে দেই সাধা নেই তা'র।
তবুও আমার সাধ্যমত কাজ
করবো তা'তে পাব নাকো লাজ।"



# जिल् श्रानी

#### টেষ্ট ম্যাচ ঃ-

ম্যাপেপ্টারে চার দিন ধরে বিষ্টি হওয়ার ফলে তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ খেলা একেবারেই হয় নি। ১৮৯০ সালে ঠিক এমন তুর্যোগ হয়েছিল ম্যাঞ্চেষ্টারে এবং সেবারও কোন থেলা হয় নি। ১১শে জুলাই চতুর্থ টেপ্ট ম্যাচ আরম্ভ হল লিড্স্ গ্রাউণ্ডে। এবারও হামও টস্ জিতল। প্রায় ৪০,০০০ হাজার দর্শকের সামনে ইংলণ্ডের নামজাদা খেলোয়াডরা অষ্টেলিয়ার তুর্দ্ধি আক্রমণুকে বার্থ করতে না পেরে চাঞ্চল্য আনল। ১ম ইনিংসে ইংলণ্ডের রাণ হল ১২৩। অষ্ট্রেলিয়া প্রথম মুথে তেমন স্থবিধে করতে পারে নি। এবারও ব্র্যাডম্যান ইংলণ্ডের সব আক্রমণকে তৃচ্ছ করে আশ্চর্য্য ক্রীড়া দক্ষতায় একা রাণ করলেন ১০০। প্রথম ইনিংসে মোট রাণ হল ২৪১। দ্বিতীয় ইনিংসে স্ত্যিকার উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা দেয়। এবারও অষ্ট্রেলিয়ার যাত্রকর বোলারদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের স্থদক্ষ খেলোয়াড়র। জমাতে পারলেন না। দ্বিতীয় ইনিংসে মোট রাণ হল ১২৩। মাত্র ১০৫ রাণ হলে অষ্ট্রেলিয়ার তথন জয় হয়। সময় ও তথন অনেক। কিন্তু ব্রাউন ফিঙ্গলটন, ব্যাড্ম্যান মাত্র :৬ রাণে আউট হয়ে যেতে উত্তেজনা বেড়ে গেল। ইংলণ্ড ভাবল হয়ত ভাগ্যদেবী স্থপ্রসন্ধা হলেন। ইংলণ্ডের বোলিংকে জব্দ করে হাসেট খেলার গতি ফিরিয়ে দিল। টীমের সর্কোচ্চ রাণ করল ৩৩। ৫ উইকেটে অষ্ট্রেলিয়া ইংলগুকে পরাজিত করল। চার দিনের খেল। তিন দিনেই শেষ হল। চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচে ইংলণ্ডের পরাজয়ের মূল কারণ বোলারের অভাব। এবারও ব্যাডম্যান একটি সেঞ্রী করেছিলেন। প্রথম ছটি টেষ্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় এবং তৃতীয় টেষ্ট না হওয়ায় অষ্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ান হবার আশা বেড়ে গেল। পঞ্চম টেষ্টে ছর্দান্ত অষ্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করতে ইংলণ্ডের শক্তির অভাব না হলে ও যাতৃকরের মত খেলে ক্রিকেটে এঁরাই যে রেকর্ড করবেন সে আর আশ্চর্যা কি !



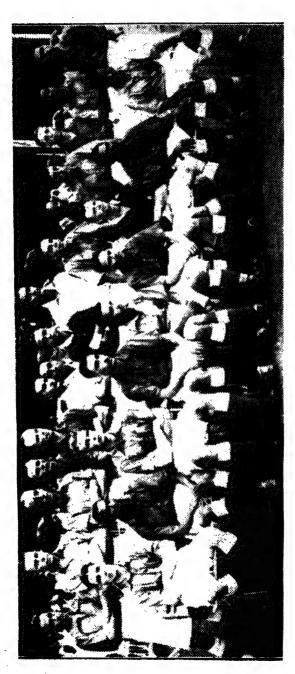

লোকাল এবং ভিজিটাদ দলেৱ স্থিতিত থেলোডাড়গণ



ভাব্ত, ১৩৪৫

#### টেনিসঃ-

লগুনে কুইন্স ক্লাবে ভারতীয় ডেভিস কাপ টীম ইংলাণ্ডের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের একটি একজিবিসন ম্যাচে সাক্ষাং করেছিলেন। খেলায় ইংলাণ্ডের ক্রীড়া গৌরব অক্ষারইল। এই খেলার মধ্যে ভারতীয় দল অতি কষ্টে ছটি গেমে জয়ী হয়। এই খেলাই প্রমাণ করে ভারতীয় স্ত্যাণ্ডাৰ্ড কত নিম্নন্তানে পড়ে আছে। মেহ্টা একমাত্র সিঙ্গলস ও ওবল্স্ ম্যাচে জয়ী হন। সিঙ্গলস ম্যাচে পিটারকে ৩-৬, ৩-৬, ৮-৬ গেমে মেহ্টা হারিয়ে দেন। অক্সদিকে অষ্টিন ৬-২, ৭-৫ গেমে রণবীর সিংহকে পরাজিত করেন। ডবল্স্ ম্যাচে মেহ্টা ও সোয়ানী ৬-১, ৬-৩ গেমে স্যাপ্ত রিচিকে হারান।

#### চারিটি মাচ ঃ-

শিল্ডের মাঝে প্রথম চ্যারিটি ম্যাচ হয়—লোকাল বনাম ভিজিটার্স। আগে এই খেলাটি দেখবার জন্যে লোকের ভীড় কম হত না। নামজাদা ভারতীয় খেলোয়াড়রাও তখন লোকাল টিমে স্থান পেতেন না, কারণ ইউরোপিয়ান খেলোয়াড় ও তখন কেট কম ছিলেন না। এবার ভিজিটার্স দলে কোয়েটার মোসলেম দলের তিনজন খেলোয়ার ছিলেন। খেলাটি কিন্তু তেমন চিত্তাকর্ষক হয় নি। বিষ্টি ও কাদায় মাঠে অতি অল্প সংখ্যক দর্শকের সামনে লোকাল টীম ২-১ গোলে প্রভিদ্বন্দী দলকে হারায়।

#### আই-এফ-এ শীল্ড ;—

বিখ্যাত আই, এফ, এ শীল্ড টুর্ণামেন্টে এবারও দেশ বিদেশের মিলিটারী ও সিভিল টীম যোগদান করে ছিল। কম করে ৪৫টি ক্লাব টুর্ণামেন্টে খেলেছেন কিন্তু কেউ তেমন ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নি। ফুট্রলের ষ্ট্যাণ্ডার্ড কত নীচে এসে পৌচেছে তার প্রমাণ পাওয়া গেল ছর্দ্দান্ত পুরোন মিলিটারী টীমদের অতি নিক্স্ত খেলায়। তারপর খেলায় বাংলার মফঃস্বলের ক্লাবগুলি উলপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা ইউনিয়ান স্পোর্টিং, ফরিদপুর, বরিশাল টুর্ণামেন্টের প্রথম মুখে পরাজিত হয়ে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছেন।

মোহনবাগান প্রথম রাউণ্ডে প্রোণো শক্র হাওড়ার কাছে ১-০ গোলে হেরে শীল্ডে প্রথম চাঞ্চল্য আনে। শুধু ফরোয়ার্ডের খেলার দোষে জেতা গেম ইচ্ছে করে হারে। ২য়ডিভিসনের "জর্জ্জ টেলিগ্রাফ" সত্যি চাঞ্চল্য এনেছিল পর পর কালীঘাট ও রয়েল ফুসিলিয়ারকে পরাজিত করে'। কাষ্টম্সের হাতে তৃতীয় রাউণ্ডে জর্জ্জ টেলিগ্রাফের হারতে হয়। ইষ্টবেল্যলের সব আশা ভেল্পে দেয় হাওড়া। খেলা শেষ হবার ছ'মিনিট আগে পেনালটি



ভাস, ১৩৪৫



শীল্ড ফাইনালে মহমেডানের কাপ্তেন ইইইয়র্কের কাপ্তেনের করমর্দ্ধন, মাঝখানে রেফারি গিলসন
সটে ইইবেঙ্গল গোল দিতে পারে নি। গত বছর শীল্ডবিজয়ী ফিল্ড বিগ্রেডকে হারিয়ে আরগাইল্স্ হাইল্যাণ্ডার নাম কেনে। সেই আরগাইল্স্কে অভি সহজে হারিয়ে ই, বি, আর একেবারে সেমিফাইনালে উঠে সকলকে বিশ্বিত করে দিল। লীগ চ্যাম্পিয়ান মহমেডান ডালহৌসীকে ৫-০ গোল, ও মুঙ্গেরকে ৭-০, ক্যামেরিয়ান্সকে ২-১ গোল দিয়ে অভি সহজে সেমিফাইস্থালে পৌছল। শীল্ডের সত্যিকার উৎসাহ ও উত্তেজনা বেড়ে যায় সেমিফাইস্থাল গেম হতে। ই, বি, আর বিজয়ী ইইইয়র্ককে সাক্ষাৎ করল—অন্থ দিকে মহমেডান পুরোণ শক্ত কাষ্টম্সের বিরুদ্ধে খেলতে নাবল। খেলার প্রথম হাফে ২-০



E13. 3480

গোলে হেরে যেতে কাষ্টম্ন্ যেন ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল। দ্বিভীয় হাফে রিবেলো আহত হয়ে মাঠ থেকে বিদায় নিতে এবং রবিন নেল খারাপ খেলাতে মহমেডান ৪-০ গোলে জয়ী হন। অক্যদিকে ই, বি, আর শুকনো মাঠে ইউইয়র্ককে প্রায় হারিয়ে ছিল! একা নন্দী ইউইয়র্ককে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল। তুর্দান্ত গোলকিপার পটার ইউইয়র্ককে বাঁচাল। তারপর সামাদ গাালারি গেম খেলতে প্রথম দিন জেতা গেম ইচ্ছে করে' নই করে। দিতীয় দিন ভিজে মাঠে ইউইয়র্ক ১-০ গোলে ই, বি, আরকে হারিয়ে প্রতিশোধ নেয়। ইউইয়র্ক আবার মহমেডানকে সাক্ষাং করল। ১৯৩৫ সালে ইউইয়র্ক সেমিফাইক্যালে মহমেডানকে ১-০ গোলে পরাজিত করে এবং সেই বছর ইউইয়র্কই শীল্ড বিজয়ী হয়েছিল। তার পরের বছর মহমেডান তিন দিন ক্যালকাটার সঙ্গে ড্র-এর পর সর্বদ্পর্থম শীল্ড বিজয়ী হয়।

#### ফাইন্যাল খেলা ঃ-

মহমেডান একটি পেনালটি পেল হকিন্স হ্যাগুবল করতে। রসিদ খাঁ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পটাবের গায়ে মারল। ব্রামওয়েল প্রথম গোল করে মহমেডানকে আরো উত্তেজিত করে দেয়। গোলটি শোধ করে আব্বাস। অনেকের মতে সেটা অফ্-সাইড গোল। রহিম ও নুরমহম্মদ [ জুনিয়ার ) পর পর তু' তুটে। গোল দিলেও রেফারি গিলসন একটি হ্যাণ্ডবল এবং অন্যতি অফসাইড বলে গোল দেয় নি। খেলার শেষের দিকে ইষ্টইয়র্ক একটি পেনালটি পেতে ওসমান আশ্চর্যাভাবে উইলিয়ামসনের বলটি রক্ষা করেন। সেদিন ভাল থেলেও মহমেডান জ্য়ী হতে পারল না। দ্বিতীয় দিনে রহমং গোল দিয়ে ইপ্টইয়র্কের সব আশা প্রায় ভেকে দিয়েছিল, থেলা ভাকবার মাত্র ছু মিনিট বাকি। হঠাৎ ওসমান বল পেয়ে গ্যালারি গেম খেলে বাহবা পাবার মুখে ছুটে এসে ব্রামওয়েল ওসমানকে চাজ্জ করে চোথের নিমিষে গোল দিয়ে সকলকে বিস্মিত করেন। ততীয় দিনের খেলায় কিন্তু মহমেডান দাঁড়াতে পারলে না। জ্বয়ী হবার নেশায় উন্মত্ত হয়ে ইপ্টইয়ৰ্ক অতি স্থূন্দর খেলে' মহমেডানের সব গর্কা ভেঙ্গে দিল। এবারও জুমার্থা অস্থায়ভাবে ত্রামওয়েলকৈ ু ফাউল করতে পেনালটিতে প্রথম গোল দেয়। দ্বিতীয় হাফে ব্রামওয়েল আবার একটি र्शाल पिर्य महत्मखात्मत्र नव छेल्नाह ७ हील्काइतक प्रमिर्य पिल। त्रहिम, त्रहमल, नावू খারাপ খেলতে মহমেডানের আক্রমণ সব বার্থ হচ্ছিল। শেষ পর্যান্ত ইপ্তইয়র্ক ২-০ গোলে মহমেডানকে হারিয়ে আবার শীল্ড বিষয়ী হন। ১৯১১ সালে মোহনবাগান এই ইষ্ট-वेशकरकवे वातिए। मर्नवश्रथम भीन्धविषयी वरश्रवित ।

## ছেলের সান

## এউপেরচন্ত্র মল্লিক

বাঙ্লা দেশের ছেলে

মোরা

বাঙ্লা দেশের ছেলে

এই

বাঙ্লা মায়ের শ্রামল কোলেই

বেড়াই হেসে খেলে

মোরা

বাঙ্লা দেশের ছেলে।

**७**,त

কেউবা মাঠে লাঙ্গল চষি—

সব্জী নিয়ে হাটে বসি—

থাল বিলেতে মাছ ধরি কেউ—

মাছ ধরা জাল ফেলে

মোরা

বাঙ্লা দেশের ছেলে।

এই

বাঙ্লা মায়ের শ্রামল কোলে

সোনার ফসল ফলে

আর

চাষীরা সব হাসিমুখেই

नाऋन काँरिश 5रन-

পল্লীবধু কল্সী কাঁথে-

লাজুক চোখে চাইতে থাকে

পরাণ-মাঝির পান্সী ভাসে—

काञ्चा ननीत जतन

মোরা

বাঙ্লা দেশের ছেলে

মোরা

বাঙ্লা মায়ের ছেলে॥



#### রংমশালের পাঠক পাঠিকা ভাই বোন—

কাল পর্যান্ত ঘন মেঘে আকাশের মুখ অত্যন্ত ভার হয়েছিল আজ হঠাৎ এখানে কি মন্ত্রে তার অভিমান যেন কেটে গেছে। ঘন মেঘের ভার কোথায় উড়ে গিয়ে সকালের রোদে উজ্জ্বল এমন আশ্চর্যা নীল আকাশ বেরিয়ে এসেছে যে তার দিকে চাইতে বুক কেঁপে ওঠে আনন্দে। আকাশের সে রূপের আভা পৃথিবীতেও লেগেছে, মাটির ভেতর থেকে খুনী যেন উথলে উঠছে কাঁচা সবুজ রঙে।

আকাশ পৃথিবীর এ চেহারা বেশীক্ষণ থাকবে না আমি জানি। এখনও ঠিক সময় হয়নি। দিগস্তের আড়ালে এখনি হয় ত ঘন মেঘ জমা হচ্ছে ক্ষণিক খুশীর এ উৎসব ভেঙে শেষ করে দিতে। তবু আভাষ ত আমরা পেয়েছি, শুনতে পেয়েছি আগমনীর সুর।

এ যে কিসের সাভাষ তা তোমাদের নিশ্চয় বলতে হবে না। ছুটি-ভরা শরৎ যেন তার আনন্দ উংসবের একটুথানি নমুনা আগে থাকতে পাঠিয়ে দিয়েছে। আসর জাঁকিয়ে এসে বসবার আগে এ যেন তার বিজ্ঞাপনের এক-সকাল-ভরা সোণালী রোদের হ্যাণ্ডবিল!

সে হাণ্ডবিল দেখেই তোমরাও নিশ্চয় উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছ দিন গুণছ তার আশায়। কোন কিছুরই বাড়াবাড়িত ভাল নয়। একদিন রোদে পোড়া আকাশে য়ে মেঘের মিষ্টি ছায়ায় চোখ জুড়িয়ে গেছল আজ তাইতেই অরুচি ধরে গেছে। রষ্টি আর রষ্টি, ভাপদা গুমোট আর ঝাপদা আলে। আর ভাল লাগে না। কবে আবার আকাশ পৃথিবী হেদে উঠবে এই একঘেয়ে ধোয়া মোছার পাট শেষ হয়ে ? কবে বাজবে ছুটির ঘন্টা দিক দিগন্ত ভরে ? পৃথিবীর দূর দূরান্তরের মত সময়ের দূর দূরান্তর তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাবার যদি কোন উড়ো জাহাজ থাকত!

কিন্তু সভ্যি কথা বলতে কি তাহলে মোটেই ভাল হত না। ঠিক সময়টির এক মিনিট আগে আসে না বলেই ছুটির এত দাম, দীর্ঘ বর্ধা পার হয়ে পৌছোতে হয় বলেই শরং এত মধুর, কোন মতে জোর করে আগে ডেকে আন্লে তা নেহাং সস্তা হয়ে যেত। আসল কথা কোন কিছুর জন্মেই অধীর ভাবে ব্যাকুল না হতে পারলে গভীর ভাবে তা ভালো লাগে না। আনন্দের দর আকুলতা দিয়েই ঠিক হয়। ঠিক বোঝাতে পারলুম কি ?

যাই হোক আসল ছুটির চেয়ে ছুটির কল্পনা কম মধুর নয় তা নিশ্চয় বুঝেছ!



সাত মাসে আমাদের দেশে যে কয়েকজন মহাপুরুষকে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দেশবাপী সভা-সমিতিতে আমরা শ্বরণ করেছিলান তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোপ্য— স্বীরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর, লোকমান্ত গঙ্গাধর তিলক, দেশপ্রিয় প্রীয়তীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও প্রর প্রীন্তরেক্রনাথ ব্যানার্জ্জা। বিজ্ঞাসাগর মহাশ্যকে আমরা প্রথমভাগ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনেছি। তিনি কেবল বিজার মহাসাগরই ভিলেন না, দেশের নানা সামাজিক পরিবর্জনে তিনি প্রথম আলোক দান করেছিলেন। বিজ্ঞাসাগর যেমন পূর্ব্দ ভারতের ব্রাহ্মণকুলের দীপকছিলেন তেমনি পশ্চিম ভারতের ব্রাহ্মণ বংশের আর এক মহাপুরুষ—লোকমান্ত তিলক সমস্ত ভারতের আহ্বাশ উজ্জল করেছিলেন। তিনি শুধু জ্বানী পণ্ডিত ছিলেন না, অকুতোভত্বে দেশের সেবা ক'রে তিনি আমাদের কাছে অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। শী্রতিক্রমোহন সেনগুপ্ত বাংলার স্বনামধন্ত নেতা ছিলেন, তাঁর স্বন্দেপ্রীতি তাঁর ব্যক্তিক্ব ও বন্ধুক বাংলা তথা ভারত চিরদিন মনে রাথবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের রাষ্ট্রপতি হয়ে সমগ্র ভারতের তিনি শ্রেছা ও ভালবাসা নিয়েছিলেন। শুর স্থ্যেক্রনাথ বাানাক্ষ্মী বাংলার ছিলেন নিজের আশ্বর্ধা বক্তৃতায় ও প্রেবা্য দে সময় বাঙ্গালীকে যা দিয়েছিলেন, বাংলা কোনদিন ত। ভূলবেনা। তাঁর বক্তৃতা যারা ভনেছেন, তাঁকে যারা দেখেছেন ও তাঁর পরিচয় সৌভাগ্য হয়ে আছে। এই কয়েকটি মহাপুরুষ্বের বাণী শুধু আজ নয়, ভারতবর্ষে চিরন্মরণীয় হয়ে থাকবে। আমরা তাঁদের আমাদের গভীর শ্রদ্ধানিবেদন করছি। তাঁদের স্বকলকে শ্বরণ করে আমরাও বরণীর হই।

বল্লা প্লাবনে সমস্ত ভারতবর্গ তার শক্ত সন্থানে আজ অত্যন্ত ক্ষতিগ্রন্থ। শুধু বাংলা নয় সেখানে ক্ষতি সর্বলাপেকা বেশীই, বোষাই, আসাম, বেহার, পশ্চিম দেশগুলিও বল্লার জলে প্লাবিত ও আর্ত্ত হয়ে ক্রেন্দন করছে। আজ বিরাট জলপ্লাবনে এই প্রাকৃতিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে আমরা কত্টুকু তাই মনে হয়! সহরেবাসীরা হয়ত এই প্লাবনের জীতিপ্রদ মারী উল্লাসের তাওব নৃত্য স্বচক্ষে দেখেননি। শত শত গ্রামবাসীরা এই জলপ্লাবনে তাদের স্থীপুত্র সন্থান-সন্থতি শক্ত সব হারিরে আজ কেবল ভগবানের করুণা রূপা করছে। কিন্তু মান্থ্যে কি কিছুই এর প্রতিকার করতে পারে না। সমস্ত পৃথিবীই এবার যেন কার অভিশাপে আজ এ প্রাকৃতিক বিপ্লবে মরতে বসেছে! আমেরিকা, জাপান, ইউরোপ প্রভৃতি দেশগুলিও বল্লার কূর তাওব নৃত্যে নিপীড়িত হচ্ছে। বিজ্ঞান কি বল্লার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে একান্তই অপারগ ?

আষ্ট্রেলিয়া ফুটবল এসোসিয়েশনের নিমন্ত্রণ পেয়ে এই সর্ব্বপ্রথম আই, এফ, এ দল অষ্ট্রেলিয়াতে পেলতে গিয়েছেন। তাঁরা থেলা স্থক করেছেন কিনা তার ধবর এখনও আমরা জানি না। কয়েক বংসর আগেও আই,



**ভाष्ट्र, : ७**८०

এফ, এ দল আফ্রিকায় স্বন্ধর ক্রীড়া নৈপুণোর পরিচয় দিয়ে স্থনাম অর্জ্ঞন করেছিলেন। আমর। আশা করি এবারকার এই বিশেষ নির্কাচিত ভারতীয় দলটি অষ্ট্রেলিয়াতে ভাল খেলে স্থনাম অর্জ্জন করে দেশের সম্মান রাখবেন। ২০শে আগষ্ট থেকে পাচটা টেইম্যাচ হুরু হবে। ছটি হবে সিড্নীতে, আর বাকি খেলাওলি হবে বিস্থবেণ, নিউক্যাসেল ও মেলবোণে। নিয়ে আমর। নিকাচিত আই, এফ, এ খেলোয়াড়দের তালিকা দিলাম:—

গোল—কে, দত্ত; রোজারিও।
ব্যাক—পি, দাসগুপ্ত; ম্যাকগুয়ার; জুন্ম। খা।
হাকব্যাক—বি মুখাজ্জাঁ: বি. সেন; এ নন্দী; রোবেলো; প্রেম্পাল।
ফর ওয়াড—নূর মহন্মদ (জুঃ); রহিম; লাম্পডেন; কে ভট্টাচায্য (ক্যাপ্রেন);
এস চৌধুরী; জোসেক; কে প্রসাদ।

তোমর। শুনে আশ্চয় হবে বহু প্রাচীন কালের এক ভীতিপ্রদ নিষ্ঠর প্রথা আজন্ত বন্ধা-আসামে দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রথাট হচ্ছে—নরমুও শিকার ( Head Hunting ।। সম্প্রতি সাভে অফ ইন্ডিয়ার একটি দল আসাম-বন্ধার সীমান্তে গিয়ে এই নরমুও শিকার স্বচক্ষে দেখে এসেছেন। নানা বৈজ্ঞানিক তথ্য অস্ক্রমন্থানে এই দলটি নাগা পাহাড়ে আসাম-বন্ধার সীমান্তে পরিভ্রমণ করছিলেন। এই নাগা পাহাড় বিখ্যাত জন্ধনী জায়গা এবং এর অনেক অংশের আজ্ঞ পর্যান্ত কোন ম্যাপই তৈরী হয়নি। নাগারা আজন্ত তাদের অপ্রতীন্ধনী রাজত্বে তাদের প্রাচীন প্রথা অনাহত রেখে সভ্যতার আড়ালে নির্কিল্পে বাস করছে। একটা ছোট পাহাড়ের ওপর অলক্ষ্যে থেকে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার দলটি নীচে নামফুক উপত্যকায়। (Namphuk valley ) একটি নরমুও-শিকার অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। শোনা যায় নাগার। সবশুদ্ধ ৩৭টি নরমুও-শিকার অভিযান প্রত্যক্ষ করেন। শোনা যায় নাগার। সবশুদ্ধ ৩৭টি নরমুও শিকার করেছিল!

আর একটি আশ্চর্যা সংবাদ—গত ৩১এ জুলাই সিদ্ধ দেশ থেকে আমরা পেয়েছি। সাক্কারে (লাহোরের নিকটবর্ত্তী) মাক্ষলী নামে একটি চাকরাণী কয়েকদিন পূর্ব্বের স্বপ্ন দেখল যে আকাশ থেকে মংশ্র-বৃষ্টি হচ্ছে! পরে যখন একদিন মাক্ষলী সে প্রাচীন সহরে তার ঘরের দাওয়ায় বসে বৃষ্টিপাত উপভোগ করছিল হঠাং সে দেখতে পায় ঝুরঝুর করে জলবৃষ্টির সঙ্গে মাছ-বৃষ্টি হচ্ছে! কিস্তু শুধু মান্ধলী নয়, একটা বেশ লোকের ভীড় এই অভূত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিল। গোটা কুড়ি মাছ নাকি সংগ্রহ করাও হয়েছে। সহরে ম্যাজি-ট্রেটের কাছে গটো মাছ নাকি রাখা আছে। তোমরা লাহোর বা ঐ অঞ্চলে যারা থাকো মাছগুলি দেখে আসতে পারে। মান্ধলী ঝি নাকি ম্যাজিট্রেটকে বলেছিল যে সে প্রার্থন। করে যে, তাঁর স্বপ্ন যেন সত্য হয়্ম। স্বপ্ন সত্য হয়্মা তো একটা আশ্চর্যা ব্যাপার—তার ওপর এই মাছশ্বৃষ্টির স্বপ্ন সত্যে পরিণত হওয়। বাস্তবিক কি অস্তুত! মাছ-বৃষ্টি হওয়ার কোন প্রাকৃতিক কারণ আছে কি না তা আমরা ভবিষ্যতে তোমাদের বলবার চেষ্টা করব।



প্রীইন্দিরা দেবী

### আমার স্লেহের ছোট বোনের।

তোমাদের কাছে থেকে আমি অনেক চিঠি পেয়েছি। তার মধ্যে নীলিমা চক্রবর্তী, গীতা চাটাজ্জি আনোয়ারা বেগম—এই তিনজনের কথার চিঠির উত্তর দিছি। গীতা, তুমি দান্না এবং সেলাই সম্বন্ধে জানতে চেয়েছ আর চামড়ার বাাগ, আনোয়ারা আর নীলিমা ও সেলাই, আবার ও বাড়ী থেকে খবর এসেছে তোমাদের দিদিভাই জানিয়েছেন—তোমাদের কে একটি বোন হাইড্রোপ্যাথী সম্বন্ধে জানাতে—সবগুলো একত্রে জানান সম্ভব নয় তাই আমি এ কয়টি জিনিস একটা একটা করে আগামী বার থেকে তোমাদের জানাবো।

এ জগতের প্রতি জীব নিরম্ভর বেচে থাকবার চেষ্টা করে. এজন্য তকে সংগ্রাম করতে হয়—একে আমরা 'Struggle for existence' বলি। এই বেঁচে থাকবার ভিতর অদম্য চেষ্টার অনুপ্রেরণা দেয় আমাদের জীবনীশক্তি কাজেই এ জীবনীশক্তিটুকুর গতিকে অব্যহত রাখা আমাদের উচিত, জীবনীশক্তিকে অটুট রাখবার চেষ্টা এ জগতে সব প্রাণী ক'রে থাকে—প্রকৃতির সমস্ত নিয়ম আইন কান্ত্রনগুলো নিম্নেদের জীবনে সম্পূর্ণ খাটিয়ে নেয় অথচ মান্ত্রই হলো একমাত্র যেন স্বষ্টি ছাড়া প্রাণী—প্রকৃতির নিয়মগুলোর ওপর যেমন দার্শনিক উদাস্থ প্রদান ক'রে থাকে—ফলে হয় কি—জীবনীশক্তিটুকু অপহরণ করার যে নিরম্ভর গোপন বড়যন্ত্র চলছে মান্ত্রই ইচ্ছা করেই সে বড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে থাকে—ফলে যা হয় বৃঝতেই পাচ্ছ—জীবনী শক্তি কমে আসে—আমাদের বাঁচা সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে না।

গতবারে যা বলেছিলাম আশাকরি তা তোমাদের মনে আছে—শরীরকে সুস্থ ও কর্মাঠ রাখবার জন্ম ব্যায়ামের প্রয়োজন কিন্তু মেয়েরা কি ব্যায়াম করবে এ বিষয়ে যে মতভেদ আছে সে কথা তোমাদের আগেই জানিয়েছি—এখন কথা হচ্ছে আমরা কি করবো ? মেয়েরা গৃহকাজে নিযুক্ত থাকে বলে তাদের ব্যায়াম বা অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন নেই একথা সম্পূর্ণ ভাবে সত্য নয়। দেহকে কমনীয় ও সুগঠিত করার জন্ম মেয়েদেরও ব্যায়াম বা অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজন আছে—সাঁতারটী সব চেয়ে ভাল কিন্তু এতে যোগ দেওয়া সব সময় সন্তবপর হয় না। আমরা যাই করিনা কেন পুরুষের জন্ম নির্দিষ্ট ব্যায়ামে আমাদের শরীরে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়—খুব বেশী দিনের কথা নয়—মেয়েদের ব্যায়াম বা খেলা ধূলায় যোগ দেওয়া ছিল সব রীতির বাহিরে—আক্তে আক্তে এ জড় নিয়মটুকুর রূপে বদলাচ্ছে—তোমরা জানো অনেক বাঙ্গালী মেয়ে খেলাধূলায়, দৌড়ে, সাঁতারে কেমন নাম করেছে। স্কিপিং মেয়েদের খুব উপযোগী; লাঠি খেলা অল্প ক্রানা ভাল।



পরিচালিকা—দিদিভাই

### আমার স্লেহের রংমশাল দল'এর ভাই বোনেরা!

এঁকে বেকে বয়ে চলেছে নদী, সে নদীর পারি প্রাচীন অখথ গাছ। নদী আর গাছ, কত অভরশতা ছ'জনায়। নেচে নেচে চলে নদী, গাছের বুকে লাগে কাঁপন—বির বির ক'রে সে কাঁপে আর কাঁপে এক একটা করে পাতা থসিয়ে দেহ— মৃতর্ত্তে সে পাতা যায় অদৃশ্য হয়। পড়ছে নদীর জলে কেট জানে না, কত যুগ ধরে তাও কেউ জানে না। গাছ পাতা ঝরিয়ে দেয় নদীর বুকে, নদী আগ্রহে তাকে স্থান দেয় আপন বুকে। এমনি করেই দিন যায়

আজও গাছের একটা পাতা খসে পড়লো—এলো ভাদ্র নাস। ভরা ভাদর, নানীর জলে এসেছে জোয়ার, সমুদ্রের আহ্বান সে কি পেয়েছে? আকাশ ওকি তার সাড়া পেয়েছে—এত আনন্দ উজ্জ্বল তার মুখ—এত নীল! অরণ্যে জেগেছে মর্মার ধ্বনি। সমস্ত মলিনতা দূর করে এলো ভাদ্র! নিয়ে এলো তোমাদের জন্ম স্বাস্থের সৌন্ধারে ও আনন্দের মুক বাণী। ভরা ভাদরের দিকে তাকিয়ে একথাই আমার বার বার মনে পড়ে—আছো এখন এসো তোমাদের চিঠির বাক্স খুলি—

### শৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী ( ঢাকা ) গ্রাঃ ৩৫৭

তোমার স্থন্দর চিঠিটা পেয়েছি। হাতের লেখাটা চমৎকার তোমার। লেখনী বন্ধ নিজে বেছে না নিলে দিদিভাইকে বিপদে ফেলা হয় যে ভাই!

### কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায় (জামালপুর ) গ্রাঃ ৬৭৮

তুমি ভাই রাগ করে যে চিঠি দিয়েছ তা পেয়েছি। ব্যাজ পাঠাতে আমাদের কেন দেরী হচ্ছিল তাতো পূর্বের তোমাদের জানিয়েছি। একলা তোমার তো দেরী হয়নি ভাই, তোমার সব ভাই বোনদেরই এই অবস্থা। রাগটা কিন্তু বুথায় গেলো—কারণ এ চিঠি পড়বার আগে ব্যাজটা পরে বসে থাকবে। দার্জিলিংএর রবীনের ঠিকানা পাঠিয়ে দিচিছ।



**ভাए, ১**৩৪৫

### কমলা দাস (শিলং ) গ্রাঃ ৫৪১

ভোমরা সিলেট থেকে শিলংএ গেছো এবং ও জায়গাটা ভোমাদের খুব ভাল লাগছে—চারিদিকের দৃষ্ঠান্তলিও চনংকার জেনে—ভোমার নত আমারও খুব ভাল লাগলো ভাই। ভোমার বাড়ী যাওয়ার নিয়ন্ত্রণ আমি আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছি। হাঁা, কুপনটা ভত্তি করে পাঠিও আর ব্যাজের টাকা ভোমার যে রক্ষ ভাবে স্থবিধা হয় পাঠাতে পারো। আমিও আশাকরি আগামী বংসর প্রীতি উৎসবে ভোমাদের সব কচি মুখগুলি আমরা দেখতে পারো।

### রাজিয়া খাতুন ( ময়মনসিংহ ) গ্রাঃ ৮৬০

মায়! ভোমার চিঠিটা আসতে ভাই বড্ড দেরী হয়ে গেছে তাই ধার্মার উত্তর দাতাদের নামের লিইএ তোমার নাম যায়নি। তুমি লিখেছ "মাসিক পত্রিকার ভিতর দিয়ে দেশ বিদেশের ছেলেমেয়েদের যোগস্ত্র স্থাপন করা অনেকদিন থেকে প্রচলিত। তবে বাংলা মাসিকের মধ্যে রংমশালেই বোনহয় প্রথম এই দল বাধার চেই। এবং সেজতা ভোমার উত্তমকে প্রশংসা করি। একটা পুরাণো বিলিতি মাসিকে দেখে ছিলুম ১৯১৬ সালের তাতেও এই দল বাধার চেই। চলেছে দেখলান পৃথিবার প্রায় সব দেশের ছেলে মেয়েদের নিয়ে—কে যে কবে এই স্থলর পদ্ধতিটি আবিদ্ধার করেছেন জানতে ইচ্ছা হয়। আমাদের বাংলা পত্রিকা রংমশালে ওদের মত ব্যাক্তের পদ্ধতি অহুস্তত হয়েছে দেখে আনন্দ হলো।" রাজিয়া, আমাদের সাফলোর গৌরব অত্বতবের কথা আমরা ভাবিনি—ভোমাদের ছোট ছোট স্থলর মুবগুলি আনন্দ উচ্ছল হয়ে উঠেছে—এই আমাদের তুন্তি ও পরম লাভ। হাঁা, কুপনটা পাঠাও আর ব্যাক্তের টাকাও ঐ সঙ্গে। টিকিট খবের চিঠি তুমি পরিচালক মশাইকে দিতে পারো। হাঁা, প্রীতি উৎসবে তুমি থাকলে আমায় সাহায়্য করতে লিখেছ, সত্যি আমি ভারী খুদী হতাম—আশাকরি আসছে বছর ভোমার মধুর সাহচ্য্য থেকে বঞ্চিত হবে। না।

### পরিমল সরকার ( Haroa )

কান্ত! প্রথমেই ভূল, গ্রাহক নম্বর কি আমার মনে থাকে ? প্রতি চিঠিতে তোমরা দেবে—বুরেছে ? তোমার লেখনী বন্ধু যাদের চেয়েছিলে—পাঠিয়েছি। রাগ অভিমান একটু না কমালে 'দিদিভাই'এর প্রাণ যে যায়।

### সুরমা ও সমর ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ৯২১

ভাইটী আর বোনটা, তোমরা দেখি ভারী হুই হয়ে উঠলে! নিজেরা থবর দেবে না, মামার বাড়ীর আদর ভোগ করবে আর উল্টো চাপ আমায়? বেশ তো মজা! আচ্ছা দাড়াও মা'কে বলে হুই মী ভাঙ্গি। কে ভোমার লেখনী বন্ধু আমার নাম তো মনে নেই ভাই, কেন সে বৃঝি চিঠি লিখছে না থ বেশ তো তুমিই লেখোনা আগে ?



### অঞ্জলি সেনগুপ্তা (ভোজেশ্বর ) গ্রাঃ ৫৯২

তোমার ব্যাক্ত সহক্ষে আগে আমি জানিয়েছি। যে ব্যাক্ত তৈরী করান হয়েছিল ভাল হয়নি এবং শীঘ্র নষ্ট হয়ে যেতো বলে—ভাল করে ব্যাক্ত করাতে দেরী হয়ে গেলো, তোমরা অনেকে অন্ত্যোগ করেছ—কেই আবার রাগ করেছ ভাই—কিন্ত এবার আর তা থাকবে না। সেলাইএর পাট্যার্গ পাঠাতে ভারী গৃহিণীর বৈঠকে'র পরিচালিকাকে বলায়—তিনি বল্লেন পাঠিয়েছেন, আশাকরি পেয়েছ। আর লেখনী বৃদ্ধ কাকে চাই জানালে ঠিকানা পাঠাবে। ভাই।

### সুজাতা রক্ষিত ( নাইনিতাল )

তোমার ২ পাত। চিঠি পেরেছি ভাই। টি, বি সম্বন্ধে লিপো, যথন পাঠাবে সমন্তটা পাঠিও না হলে আমাদের অস্থবিদা হবে। আমি এবং আমার সব ভাইবোনের। প্রার্থনা করি তৃথি স্বস্থ হয়ে শীঘ্র ফিরে এসো।

### অজয়কুমার ঘোষ ( এলাহাবাদ ) গ্রাঃ ৪৫৭

তোমার চিঠি অনেকদিন পরে পেয়ে খুব ভালো লাগলে। ভাই, আমি ভাবছিলাম আমার ভাই বোনেরা সব বন্ধ পেয়ে বৃঝি দিনিভাইকে ভূলে যায়। তোমার 'ধল্যবাদ' তুমি কেরং নাও ভাই, আমি ওর মোটেই পক্ষপাতী নই, দিনিভাইকে মনে রেখো সেই আমার যথেষ্ট পুরন্ধার। তোমাদের স্থন্ধর স্থন্ধর ছোট মুখগুলি আনন্দে ভরে ওঠে আমি কল্পনায় দেগতে পাই—সেও আমার মন্ত পুরন্ধার। এসেছিলে যদি দেগা করলে না কেন ভাই পু কোটো ওঠে না বলে—সভ্যি একটা চেহারা নিশ্চয় আছে। সব সময় ছোট চিঠি দিয়ে একবার বছ দিলে—রাগ করবো কেন ভাই পু ঠাকুরমা'রিকি পবর পু

### বীণা ও রমা দত্ত ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ৩৮৫

আমাকে যে 'আপনি' বলতে নেই ত। বুঝি জানো না বোনের। ? দিদিভাইকে কি 'আপনি' বলে ? অনেকদিন পরে হলেও আমি আনন্দের সঙ্গে তোমাদের 'দল'এ ভেকে নিচ্ছি ভাই। রমা তোমার মোটে তের বছর বয়স আর বীণার বারো—তা না হয় জানলুম, কিছু ভাই নাম বলো আমি লেপনী বন্ধ পাঠাবো, কেমন ?

### র্থীশচন্দ্র ঘোষ ( রাজ্বসাহী ) গ্রাঃ ৩৩৬

তৃমি এতদিন বাদে এলেই বা—সবাই একসঙ্গে আসতে হবে---তার কি মানে ? দেরীতে এলেও তোমরা সবাই আমার সমান ভাই। তোমার বয়স তেরো, রাজসাহী স্কুলে থার্ড ক্লাসে পড়---সবই ভাল কিন্তু একটা কথায় বড় মৃন্ধিল বাধিয়েছ---সেটা দিদিভায়ের নাম জিজ্ঞাসা করে। দিদিভাই-এর নাম 'দিদিভাই'। বেলা দাশগুপ্তা (কলিকাতা) গ্রাঃ ৯৫২

বিবি! তোমার এ চিঠিতে জবাব যা দেব---পূর্কেই তা জানিমেছি। নেপাল সম্বন্ধে ছোট করে লিখে পাঠিও। তোমার কোনও দোষ তো পেলাম না তা ক্ষমা কররে। কি ভাই ?



ভাব. ১৩৪৫

### শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী ( শ্রীরামপুর ) গ্রাঃ ১০৯ >

ত্মি রংমশালের ছাপ। সম্বন্ধে যা লিখেছ দে কথা আনি পরিচালক সহাশরকে বলবেশ---একং উ'রা যা বলেন প্রবে জানাবোর লেখনী বন্ধ নিশ্য পাবে ভাই নোম জানিও পার্চিয়ে দেনে ব জেবউল্লিস। (বগুড়া)

তোমার চমংকার মিষ্টি চিঠি পেয়েছি বোনটা, তুমি তে। মানাদের নিয়ম জানো ভাই---গ্রাহক বা গ্রাহিকানাহলে চিঠির উত্তর দেওয়াহয়না, তোমার দিদি ডাক আমি অগ্রাহ্ করতে পারিনি তাই লিখছি---কিছ দিলু জানোতো সব ? বোশেখের ঢের দেরী এখন ভাই---তার আগে যদি সম্ভব হয় বা ভাল বোঝ---তা হলে আমি যাতে চিঠির উত্তর দিতে পারি আমার দে উপায় করে।। তোমার হাতের লেখা থব চংকার—মোটেই বিশ্রী নয়। বোন হয়ে যদি পড়—তা হলে স্তিটে তে। স্ব দেখবো—্যা দেখাবে বলেছ। মিষ্টি আমি মোটেই নই বোন—তোমর। ভালবাদ বলে তাই ভাল লাগে। তোমার হবি'র ভিতর রংমশালকে ভালবাস এ হবিটা জেনে খুব খুদী হয়েছি!

### শিবানী সরকার ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ৪০৮

এটা তোমায় আমার নিঙ্গে থেকে লেখা চিঠি--তুমি মায়। সেনএর ঠিকানা চেয়েছিলে---কিন্তু, তার ঠিকান। স্থানার কাছে নেই, সে নিজে গ্রাহিক। নয় বোধ হয়---দে যদি স্থালাপ করতে চায়---বেন, স্থানায় চিঠি লেখে। আশাকরি তোমার থবর ভালো।

### আনোয়ারা বেগম ( বারাকপুর ) গ্রাঃ ১১০৯

আহু বোনটা। তোমার ত'থানা চিঠিই আমি পেয়েছি। প্রথম চিঠিটায় তুমি লিখেছ---"কিম্ব তঃথের বিষয় আমায় যে লেখনী বন্ধ ( উমারাণী রায় ) দিয়েছিলে সে আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় না---তাই সে আমার চিঠির উত্তর দিলে না ..... দে বন্ধুটী আমার সঙ্গে আলাপ করতে চায় না বোধহয় আমি মুদলনান বলে। তাই তোমায় লিখছি আমায় রাজিয়া বোনটীর দক্ষে আলাপ করিয়ে দাও, আর অভাত হিন্দু মেরেদের যাদের জাতি ভেদ নাই ও আমার সঞ্চে আলাপ করতে রাজী আছে তাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিও। উমারাণীর চিঠি না পেয়ে আমি খুব ছঃখিত। ..... তুমিও ধদি শীঘ্র উত্তর না দাও বিঝবো তোমারও ঐ বোনটার মত জাতি ভেদ আছে এবং মুদলমানদের দিদিভাই তুমি হও ন। ।" আঁহু! তোমার চিঠি পড়ে ও অভিযোগ ভনে হঃবিত হলাম। উমারাণী বোনটী তোমায় চিঠি দেয়নি বলে তুমি যে পারণা করে নিয়েছ সেটা তার এবং আমার উপর অবিচার করা হচ্ছে। তুমি জানো আমাদের 'দল'এর উদ্দেশ্য কি ? ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কথা এখানে উঠে না, তোমরা ভাইবোনের দল, এর জাতি, ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ছায়। रकामारमंत्र अनुस ने निया ने निया कामि इनाम रकामारमंत्र नकरनत् है जिस्सि के रका कामारमंत्र ने दिस বড পরিচয় নয় কি । অক্সিমান করে অবুঝ হয়ো না ভাই, অগ্রান্ত লেখনী বন্ধুদের নাম শীব্র পাঠাচিছ ।



### রতন ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ৬৯৬

তোমার চিঠি পেয়েছি। ভাই বোনে লেখনী বঁকু হওয়া নিয়ে আমাদের মতামত আগেই জেনেছ--। জৈটে মাসে) কাজেই এগানে তার আর পুনক্তরেগ করলাম না, তবে পরে ও সম্বন্ধে পরিচালক
মহাশ্যের সঙ্গে পরামর্শ করবো। হাঁা, তোনার ধারণাই ঠিক, অলক থোগের ঠিকানা পাঠাছিছ শীঘ।
শুভেদু তোমায় কোনও উত্তর দেয়নি জেনে তঃপিত। অলক গোস লেখনী বন্ধ হবে, এবার কোনও
কোভ পাকবে না।

### উমারাণী রায় (কলিকাতা) গ্রাঃ ৮৮১

উমা বোন! সাক্তকে চিঠি দাও নি কেন ভাই ? দেখতে। আৰু কি বৰুম তঃপ আৰু অভিমান করে চিঠি লিখেছে। কি থবর ভোমাব ? আমাকেও বছদিন চিঠি দাও নি কেন বলতে। ? সুবাইকে ভূলে গেলে ?

### শুভেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় (পাটনা ) গ্রাঃ ৯৪১

তোমারই বা কী থবর ? একেবারে চুপচাপ, রতন তো তোমায় চিঠি লিপে উত্তর না পেয়ে ক্ষেপতে ফুরু করেছে, তাড়াতাড়ি উত্তর দাও অভিমান করো না। অরুণ ভাই-এর কি থবর ? দল বেঁপে অভিমান নাকি ?

### নায়া সেন (কলিকাতা)

যে তু'টী আনেরিকান মেয়ের ঠিকানা দিয়েছিলে---সেটা আমি হারিয়েছি: যদি স্থবিধা হয়, ঠিকানা তু'টী আবার পাঠিও। আশা করি ধবর ভালো।

রাগ অভিমান আর বেশী করে কেউ করোনা ভাই, লক্ষী হয়ে থাক সব, কেমন পূ সবাই আমার আশীষ, স্নেহ ও ভালবাসা গ্রহণ করে।।

₹ (To---

ভুভাগিনী-



### ভ্ৰম সংশোধন

এ মাসের প্রকাশিত "সম্বর-হ্রদে" ভ্রমণ কাহিনীটির লেখকের নাম ভ্রম-ক্রমে শ্রীদেবেক্সনাথ সেন ছাপা হইয়াছিল। লেখকের নাম শ্রীশিবপ্রসাদ সেন।



## 'দুৱের ডাক'

#### মুধাতোষ বমু

( আষাঢ় মাসের প্রতিযোগিতায় ২য় পুরস্কারপ্রাপ্ত ভ্রমণ কাহিনী রচনা )

জৈষ্ঠোর মাঝামাঝি। কলকাতার অসহা গরমে দীর্ঘ দিনগুলি ক্রমশঃ বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। এমনি সময় চিঠি এল ভাগ্নের কাছ থেকে:

খোকামামা, চলে এস ভাই। গ্রম কমে এসেছে। সকালবেলা সোনের বালির উপর ছোটাছুটী, তৃপুরে গল্প, সন্ধান্য এগানিকাটের সাণ্ডা হাওয়া,—এর। কি ভোমার মন টানতে পারবে না ?

উৎসাহে সেই দিনই অরুণকে চিঠি লিখে দিয়ে তার পরের দিন ধরলাম বন্ধে মেল। ষ্টেশনের আলোকমালা পিছনে ফেলে গাঢ় অশ্ধকারের মধ্যে ট্রেণ ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সে দিন কি তিথি ছিল জানি না, কিন্তু বাহিরে ছিল খোর অন্ধকার। জানালায় মুখ রেখে বসেছিলাম। মাঝে মাঝে কোন গ্রামের ছোট আলো চোখে পড়ে। তারই স্তিমিত আলোয় দেখতে পাওয়া যায় অস্পষ্ট ছোট ছোট কুটীর, আর চারপাশের বড় বড় ঝাপসা গাছ। ট্রেণ ছুটে চলে,—পেছনে পড়ে থাকে এমনি কত ছোট গ্রাম, কত মাঠ, কত অজানা নদী-প্রান্তর। ট্রেণ নিমিষে পার হয়ে যায়। গাড়ীর ঝকমক আওয়াজ, মাঝে মাঝে বাঁশীর তীক্ষণক শুন্তে শুন্তে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম যখন ভাঙ্গল ভোর হয়ে এসেছে। বাইরে খেকে হাঁক শুনলাম—Sone-East-Bank। আমার নামবার সময় হয়ে এসেছে; বিছানাটা শুটিয়ে ঠিক করে রাখলাম। গাড়ীর গতি একটু কমাতে বাইরে চেয়ে দেখি সোন বিজ এসে



১৯৪৫ মাভ

পড়েছে। সোন এখানে অনেকখানি চওড়া। বাইরের অন্ধকার তখন ফিকে হ'য়ে এসেছে। দেখলাম সোন শুকিয়ে গেছে একেবারে, শুধু মাঝে মাছে জলের তু'একটী শীর্ণ ধারা চক চক করছে,—বেন শুধু তার নদী নামটা বাঁচিয়ে রাখবার জন্মই।

ভিহরী-অন-সোন। গাড়ী থামিতেই স্কুটকেশ আর বিছানাটা নিয়ে নেবে পড়লাম। থ্লাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে ছিল অরুন, হাসিমুখে এগিয়ে এল। স্টেশনের উপরেই বাড়ী। একট পরেই যখন সেখানে পৌছলাম, পূর্ববিদিকে লালের আভাস জেগেছে মাত্র।

এর পরের যে দিনগুলো তার ভিতর বৈচিত্রা নেই কিছু। ভোরে উঠতাম। সোন তথান থেকে অনেক দূরে, ঘুমচোথে পথ পার হ'য়ে যেতাম। সোনের বালুর উপর ছজনের সে ছুটোছুটীর কথা কোনদিন ভুলব না বোধ হয়। কলকাতার সাজানো পার্কের চেয়ে সেই ধৃ-পৃ বালির সোণার চর যেন অনেক স্থান্দর মনে হত। ফিরতে ফিরতে রোজ হয়ে যেত দিন। পথে তথন লোক চলাচল স্থায় হ'য়েছে, ছ'একটা ছোট ছোট দোকান সবে খুলছে। মিলের শ্রমিকরা দল বেঁধে চলেছে কাজে, আর এক দল আসছে ফিরে।

সন্ধ্যায় যেতাম এ্যানিকাটে। একপাশে বড় বড় গাছের সারি আর একপাশে নদী,—
মাঝখানে আমরা বসে থাকতাম। মিষ্টি ফুরফুরে হাওয়া আমাদের সব ভূলিয়ে দিত,
জ্যোৎস্না-রাতে মাঠের পথে বাড়ী ফিরতাম। ত্'পাশে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, আর তার বুকের
উপর দিয়ে জনহীন পায়ে চলা পথ। পথের সে চাঁদের আলো ফেলে আর ঘরে ফিরতে ইচ্ছা
করত না।

বৈচিত্রা এখানে খুব ছিল না সতা। কিন্তু এমনি করেই কেটে গেল অনেকদিন, বিরক্তি আসেনি একদিনও।

একদিন বিকালবেল। এমনি এগানিকাটে বসেছিলাম। অরুণ বল্লেঃ খোকামামা চল, মন্দিরে বেড়িয়ে আসি।

বল্লাম, মন্দির! মন্দির কোথায় ?

ঐয়ে, 'একটু এগিয়ে, চল না ?

वल्लाम, हल।

লালখোরার রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গেলেই মন্দির, ছোটু মন্দির—শিবের। চারদিকে পাঁচীল দিয়ে ছোরা। পাঁচীল অনেক জায়গায় ভেঙ্গে গেছে। মন্দিরে যথন ঢুকলাম তথন অন্ধকার বেশ ঘনিয়ে এসেছে। চারদিক নিস্তব্ধ, কেমন একটা শান্ত, সমাহিত ভাব। মাঝ-



**७१५. ५७8**€

খানে এক অশথ, বয়স হ'য়েছে তার, চারিদিকে অজস্র ডালপালা মেলে সমস্ত চম্বরটাকে তেকে আছে। মোটা গুড়ি,—গায়ে মাখান রয়েচে সিঁদূর। গাছের তলা দিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। মন্দিরের রক্ষে রক্ষে যেন অনেকদিনের অনেক পুরান কাহিনী মাখান রয়েছে। ভারী ভাল লাগল জায়গাটী, মন্দির আর ঠাকুর। আলোর প্রাচুর্য্য নেই, উপচারের বাহুল্য নেই, নেই অগণিত ভক্তজনের সমারোহ—তবু ভাল লাগল এই ভালা ছোট মন্দির।

বুড়ো অশথ গাছের ঘন ডালপালার মধ্য দিয়ে হাওয়া বয়ে চলেছে শিরশির করে। চাঁদ কথন উঠেছে, মন্দিরের চূড়ার ত্রিশূল সে আলোকে অকমক করছে। হঙ্গে একজন ওদেশী লোক ছিল, বল্লে, ও ত্রিশূলটা সোনার। একবার একটা চোর উঠেছিল ওটা চুরী করতে, কিন্তু 'শিবাজী' তাকে ঐ ত্রিশূলে গেঁথে মেরে ফেলেছেন।

হয়তো সত্যি নয়। হয়তো ত্রিশূলটা সোনার নয়, হয়তো কোন চোর কোন দিন উঠে নি ওটা আনতে, কিন্তু তবু অবিশ্বাস করতে পারি না। স্থানটার এমনি গাঞ্জীর্যা, এমনি মাধুর্যা, যে নিতান্ত অবিশ্বাস্থা কথাটাও মেনে নিতে হয়। প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। ত্রিশূলটা তেমনি চকচক করছে, গাছের ভিতর দিয়ে হাওয়া বইচে সনসন ক'রে, মন্দিরের ভিতর থেকে কে গন্তীর কঠে পাঠ করচেন স্থোত্র।

সেদিন ভোর থেকেই অঝর-ঝরে বৃষ্টি সুরু হ'য়েছিল। আগেও ক'দিন বৃষ্টি হ'য়েছিল। বেলা তথন ঢারটে, এমনি সময় মেঘ কেটে গিয়ে বৃষ্টি থেমে গেল। গাঢ় নীল আকাশের বুকে হালকা তুলোর মত শাদা মেঘ এক অপরূপ শোভা জাগিয়ে তুলন। ক'দিন ধ'রে সাসারমে tombএ যাবার কথা হচ্ছিল। আকাশ পরিষ্কার হ'তেই ঠিক করা হ'ল আজ্জই tombএ যাওয়া হ'ক। Grand Trunk Road ধ'রে আমাদের গাড়ী ছুটে চলল বেগে। হ'পাশে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নতুন ঘাসে সবৃজ হ'য়ে গেছে। পথের ধারে সভাস্নাত গাছের সারির উপর মিঠে রোদ প'ড়ে একটা স্নিগ্ধ শোভা জেগেছে। ওপাশে রেললাইনের মাথার উপর আকাশে সাতরঙা রামধন্ম, আর এপাশে ধুসর কুয়াশার মধ্যে দূরের আবছা পাহাড়।

সাসারাম দূরে নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌছে গেলাম। Tombএর কথা বলতে ভূলে গেছি; ভারতসমাট সেরশা'র নাম শুনেছ ? এই সৌধ তিনি তৈরী করিয়ে য়ান, তাঁর নিজের কবরের জন্ম। গাড়ী থেকে নেমেই প্রথমে চোখে পড়ে প্রকাশু এক দীঘি। সেই দীঘির মাঝে রয়েছে সেরশা'র সমাধি-মন্দির। তীরের উপর একটা ছোট ঘর রয়েছে। প্রথমেই রয়েছে সেরশা'র সমাধি। আশেপাশে আরও অনেকগুলি কবর রয়েছে—সেরশা'র

1. W. M. S.



ভান্ত, ১৩৪৫

আত্মীয়-জনের। বড় বড় পাথরের ভৈরী, কোথাও আড়ম্বরের বাহুল্য নেই, বিচিত্র কারু-কার্ব্যের কলকৌশল নেই, অথচ কি সুন্দরই না দেখায় এই স্মৃতি-সৌধ।

সমস্ত সহর ঘুরে যখন বাড়ী পৌছলাম তখন আটটা বেজে গেছে।

\* \* \* \*

ছুটী ফুরিয়ে এসেছিল। কাজেই একদিন যাত্রা করতে হ'ল। আবার সোনের উপর দিয়ে গাড়ী ছুটল। কিন্তু তিনসপ্তাহ আগে যে সোন দেখেছিলাম শুক্নো বালির চর, আজ সেই সোনের জল হ'কল কাঁপিয়ে ছুটে চলেছে প্রবল উচ্ছুাসে। আবার এল সেই সব ছোটবড় প্রেশন, ছোট ছোট গ্রাম, নদী, খাল, সেই পাহাড়, টানেল। কিন্তু কুড়ি দিনে অনেক পরিবর্তন এসে গেছে। যাবার দিন যে মাঠ দেখেছিলাম শুক্নো, আজ সে সব ভরে গেছে সবুজ শোভায়।

বিহারের রুক্ষ সৌন্দর্য্য কখন পার হ'য়ে গিয়ে এসে পড়লাম বাংলার শ্রামল সৌন্দর্য্যের ভিতর। বাঁশের ঝাড়, তালের সারি, গরুর পাল, রাঙামাটীর মেঠো পথ, সবুজ ধানের কেত, ছোট পুকুর, গোবর নিকানো ছোট ছোট মাটীর কুটীর,—চোথের স্থমুখ দিয়ে পলকে পার হয়ে যায়।

হাওড়ায় পৌছে গেলাম। বিচিত্র কোলাহলের ভিতর দিয়ে প্লাটফশ্মের বাহিরে এলাম। ফেরিওয়ালার বিচিত্র চীংকার, বাসের ঘর্ষর, মানুষের অবিশ্রাস্ত কোলাহল, কেমন যেন বিশ্রী লাগছিল।

কিন্তু সবকে ছাপিয়ে মনে ভেসে উঠছিল একটী শান্ত, সরল পল্লীছবি,—সূর্য্য পশ্চিমে নেবে গেছে, পশারীরা ঝুড়ি মাথায় ফিরে আসছে গ্রাম্য পথ দিয়ে, মিলের শ্রামিকরা ফিরছে দলে দলে, কৃষক তখনও ক্ষেতের কাজে ব্যস্ত, বেহারী মেয়েরা কাঁচা ইটের বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে গিয়ে পাঁজা সাজাচ্ছে, ভাদের গলায় মোটা হাঁস্থলি, হাতের ভারী বালার ঠুনুঠুনু শব্দ—।



ভাস, ১৩৪৫

## 'ডিব্রুগড়ের বক্যা'

আমার রংমশালের প্রিয় ভাই বোনেরা—

ডিব্রুগড়ের নাম তোমরা নিশ্চয় ভূগোলে পড়েছ। এটা হল পাহাড়ের বেড়া দিয়ে বেরা আসামের প্রান্ত দেশে অবস্থিত একটা ছোট সহর। এর পাস দিয়ে ভীম বেগে ছুটে চলেছে ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়ে নদ বাধা কাকে বলে জানে না, সামনে যা পায় পাসে যা পায়, সব কিছু চুণ বিচূপ করে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

জুলাইর মাঝামাঝি মেঘের গুরু গুরু রব শুনতে পেলাম—আকাশ দিনের পর দিন মেঘে ঢাকা, মেঘেদের নড়বার চিহ্ন নেই—ঠিক যেন কুটুম্বরা বিয়ে বাড়ীতে ভোজ খেতে এসেছে। তারপরই একটু একটু করে নদীর জল বাড়া সুরু হল। ১৬ই জুলাই (শনিবার) থেকে নদী এত বৃদ্ধি পেল যে সহরের পূর্বন, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চারিদিক থেকে ভয়ার্ত্ত রব শোনা গেল। রাতটা কোন মতে কাটিয়ে ১৭ই জুলাই (রবিবার) ভোরে উঠে দেখলাম নদীর নিকটবর্ত্তী সমস্ত রাস্তাই প্রায় জলে ডুবে গিয়েছে। যারা নদীর ধারে ছিল তারা আগেই রাতারাতি অক্যত্র চলে গিয়েছে।

একটু পরেই রাস্তায় বড় বড় নৌকা চলা সুরু হল। শীঘ্রই সহরেই প্রায় যান চলাচল বন্ধ হল। বিপন্নের উদ্ধারের জন্ম পুলিশের লোক এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকের দল চারিদিকে ছুটাছুটী সুরু করলো। ছেলেদের মধ্যে যারা একটু বড় তারা নৌকা করে খাবার নিয়ে বিপন্নের দারে দোরে পৌছে দিল। মানুষের চেয়ে গরু বাছুরের কপ্ত সব চেয়ে বেশী হয়েছিল। রাস্তায় রাস্তায় দেখা গেল কত ছোট ছোট বাছুর মরে পড়ে রয়েছে! আর কত গরু কত মহিব নদী দিয়ে ভেসে যেতে দেখলাম। ব্রহ্মপুত্রের প্রলয় গর্জনে এই সব মৃক্ প্রাণীর ক্রন্দন রব মিলিত হয়ে যে অক্সন্তর্পর্ব করুণ চাংকার সে সময় উথিত হয়েছিল তাতে হাদয়ের সমস্ত অর্থ নিবেদন করে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে ছিলাম—

হে কজ। তোমার প্রশন্ম রূপ সংবরণ কর আর যে দেখতে পারি না। ইতি ধীরেন্দ্র ঘোষ (ডিক্রগড়) গ্রাঃ ৩৪৮

শ্রীসতীকার গুঠ অফ্র হওয়ায় এবার অমরলতা প্রকাশিত হইল না।
পরের সংখ্যায় অমরলতা নিয়মিত প্রকাশিত হইবে।



### <u>ল্যাজে 'ল'</u>

বাংলায় সনেক শব্দ আছে যার পিছনে সন্থ একটি সক্ষর জুড়ে দিলে তার অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যায়, যেমন—গজ মানে হাতি কিন্তু ল যোগ করে গজল অর্থ সম্পূর্ণ সন্থ। আমরা এইখানে কয়েকটি শব্দের সঙ্কেত দিলাম যার পিছনে 'ল' যোগ দিলে তার অর্থ ভিন্ন হয়ে যাবে। এই ল্যাজে 'ল' বা ল-যুক্ত শব্দের অর্থের সঙ্কেতও এখানে দেওয়া হ'ল, কথাগুলি বার কর দেখি!—

| 51   | হাতি থেকে একটা সুর—গজন।              | 9     | গাছের এক সংশ 'থেকে ত্রিভূবনের |
|------|--------------------------------------|-------|-------------------------------|
| ١ ډ  | বিয়োগ থেকে বৰ্গা—। একেন             |       | <u> </u>                      |
| . 01 | সমস্ত থেকে জোৱাল—।                   | b 1   | বানর থেকে মুনি—। 💔 📑          |
| . 81 | মানুষের ক্রিয়াকলাপ থেকে চোথের       | اھ    | অল্প থেকে এক বিশিষ্ট ফুল—।    |
|      | <mark>ञ्चन— । विकास स्वर्गे</mark>   | 501   | কাপড় থেকে শ্বেত—।            |
| (t   | তুধের অংশ থেকে সহজ—। 🚈               | 22 1  | বিরাট সময় থেকে জোড়া—।       |
| ७।   | বাংলার এক প্রধান শস্ত্য থেকে ধুসুর—। | 321   | খারাপ থেকে পরিবর্তন—।         |
|      | (উত্তর পাঠাবার শেষ                   | তারিখ | ২৮শে ভাদ্ৰ)                   |

## 🍇 মূতন প্রতিযোগিতা 🛎

### জীবনকাহিনী প্রতিযোগিত৷

বাংলার যে কোন মনীষির জীবন চরিত (মহিলা বাপুরুষ: স্বর্গগত বা জীবিত)
তোমাদের লিখতে হবে এই নতুন প্রতিযোগিতার জন্ম। কেন ভিনি বড় ও তাঁর জীবনী পড়ে
কি শিক্ষা পাই ? রংমশালের চার পাতার বেশী হবে না। ৩০শে ভাদ্র শেষ তারিখ। ছটি
পুরস্কার থাকবে। পিতা বা অভিভাবকের স্বাক্ষর, বয়স ও গ্রাঃ নং দেবে।

## আবাঢ় মাদের প্রতিযোগিতার ফলাফল

( ভ্রমণ কাহিনী রচনা )

১ম। শ্রীশিবপ্রসাদ সেন, (নিউ দিল্লী) গ্রাহক নং ৫৮১ —সম্বাদ্ধ প্রদেশ।

২য়। **শ্রীস্থাতোষ বস্থ, (কলিকাতা**) গ্রাহক নং ৮৫২ —দূ**রের ডাব্ফ।** 

নিমের রচনাগুলিও স্থন্দর ও উল্লেখযোগ্য হয়েছে:--

কাঙ্ড়া উপত্যকায় সাতদিন ( শ্রীপারুল সেনগুপ্তা, লাহোর ) গ্রাঃ নং.....
নেপালের পথে ( শ্রীরথীন্দ্র সেন, দিনাজপুর ) গ্রাং নং ৯৮৯
'Sagaing'এর পথে ( শ্রীদিজেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য, রেস্থূন ) এজেন্ট মারফং
ছুটির ক'দিন ( শ্রীপবিত্র গুপু, পাটনা ) গ্রাঃ নং ৯১১
দিল্লী-আগ্রা ভ্রমণ—চিঠিচ্ছলে; ( শ্রীমণিমালা মজুমদার, কলিকাতা ) গ্রাহক নং ৫৭৬

এ মাসে রংমশালে আমরা "সম্বর হুদে" ও "দূরের ডাক" ভ্রমণ-কাহিনী ছটি ছাপালাম। আশ্বিনের রংমশালে "কাঙ্ড়া উপত্যকায় সাঙদিন" ভ্রমণ-কাহিনীটি ছাপা হবে। পরে উল্লিখিত ক্ষেত্রটি ভ্রমণ কাহিনী ছাপাবার আমাদের ইচ্ছা রইল।

## বিশেষ বিবৃতি

### প্রাহক গ্রাহিকাদের প্রতি:

রংমশালের শারদীয়া সংখ্যা (আখিন) তোমাদের মনের মত করে ১লা আখিন তোমাদের হাতে পৌছে দেওয়া হবে। যার: গ্রাহক নয়, এই বেলা গ্রাহক হয়ে পড়, শেষে হয়ত শারদীয়া সংখ্যা সব বিক্রী হয়ে যাবে,পাবে না। যে কোন মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। ১ টাকা বেশী পাঠালে "রংমশাল দলের সভ্য হওয়া যায়। তৃতীয় বর্ষের রংমশালের প্রথম সংখ্যা (কার্ত্তিক) অভিনব সাজসজ্জায়, নৃতন চিত্রে গল্পে রচনায় কার্ত্তিকের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। তোমরা যায়া পুরাণ গ্রাহক আছু আখিন মাসেই তৃতীয় বছরের রংমশালের জন্ম মনি-অর্ডারে চাঁদা পাঠিয়ে দিয়ো। নৃতন গ্রাহক গ্রাহিকাদেরও আমরা সাদরে নিমন্ত্রণ করছি। মনি-অর্ডারেই টাকা পাঠান স্থবিধা।

### বিজ্ঞাপন দাতাদের প্রতি:

আমরা বিশেষভাবে রংমশালের শারদীয়া সংখ্যার আয়োজন করছি। এখনই বিশেষ জায়গা নির্বাচন করে পরিচালককে পত্র লিখুন। ২৫ শে ভাজের মধ্যে কপি পৌছান চাই। সংবাদ দিলে আমাদের প্রতিনিধি দেখা করবেন।

-

## শ্রাবণ মাসের ধাঁধার উত্তর ও উত্তর্দাতাদের নাম

১। কাশি, গয়া ও কালনা।

२। त्रिकिम, शनवान।

৩। কটক।

৪। পাটনা।

१। छाका, थुलना।

৬। বর্দ্ধমান।

৭। জারা, কালকা।

৮। সিমলা, আমবালা ( আন্বালা )।

৯। হিমালয়।

১०। कुलान, गानमा।

কেহই নিভুলি উত্তর দিতে পারে নাই।

যাদের একটি ভুল হয়েছেঃ—

কামাক্ষা চন্দ্র বল, (ডালটনগঞ্জ); নীলিমা, নমিতা, নির্মাল, অমল, ববি ও সুচিত্রা, (সিমলা শৈল); সুজাতা সেন (কলিকাতা); নির্মাল, অরুণ, কিরণ (ভবানীপুর); তপু, অরু, নিরু, থোকা (কলিকাতা); অজয়, বিজয়, সুজা (লাহোর); অনিমা, পূর্ণিমা (দার্জ্জিলিং); অপূর্ববচন্দ্র রক্ষিত (কলিকাতা): অজয় চট্টোপাধাায় ও নীলিমা বস্থ (কলিকাতা); থোকন, জয়শ্রী, মঞ্জুী (কলিকাতা); বিজয়প্রকাশ (ভবানীপুর); তপন, সলীল (দিল্লী); নিপেন, ধীরেন বস্থ (কলিকাতা)।

### গতমাসের প্রতিযোগিতা--

ভোমাদের স্থবিধার জন্ম প্রাবণের বাড়ী-করা প্রতিযোগিতার ভারিথ আমর। ২৫শে ভাজ পর্যাস্ত বাড়িয়ে দিলাম।

শিবরাম চক্রবর্তীর মন্ট্রুর মাষ্ট্রার দাম ছ' আনা শিবরাম চক্রবর্ত্তী ও গৌরা**কপ্রসা**দ বস্তুর **জীবনের সাফল্য** 

দাম ছ' আনা

रेष्ट्रेन न' राउम

১৫, কলেজ স্বোয়ার, কলিকাতা

## যারা পরের মুখে ঝাল খেতে চায়না সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী ছেলে মেয়েরা আমালের বই পড়ে খুনি হবে

## প্ৰথিবীর রূপকথা

এদেশের সরচেয়ে রড় রূপকথাকার শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার সম্পাদিত

## প্রথিবীর গল্প প্রথিবীর উপস্যাস

সতীকান্ত গুহ, মোহনলাল ও শোভননাল গজোপাথ্যায়

## বাড়ী থেকে পালিছে বিষয়াম চক্ৰৱৰ্তী নিখিত

পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো রূপক্ষা, রক্মারী রঙ্গীন ছবি। বড় সাইজের বই। ঝলমলে মলাট। দাম দেড় টাকা। ডাক্মাণ্ডল আলাদা।

একখানা বই-য়ে পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো গল্প আর একখানায় সবচেয়ে ভালো চারখানা উপস্থাস। রংমশালের মতে এ তুখানা বইয়ের মত এত চমৎকার লেখা, ছবি ও ছাপা আর দেখা যায়নি।

দাম একটাকা চার আনা আর এক টাকা। ডাকমাগুল আলাদা।

শিবরাম বাবু বাড়ী থেকে পালিয়েছিলেন। তাই এত চমংকার বই লিখতে পেরেছেন। সকলের মতে পূজোয় এ রকম বই আর বার হয়নি। দাম এক টাকা। ডাকমাণ্ডল আলাদা।

অবনীজনাথ ঠাকুর লিখিত

### রাজকাহিনী

প্রথম খণ্ড, একাদশ সংস্করণ দাম বারো আনা।

### ৱাজকাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ দাম এক টাকা।

ছেলেমেয়েদের জন্ম পৃথিবীতে অবনীন্দ্রনাথের মত লেখক নেই, রাজকাহিনীর মত বই-ও মেই। এবার অনেক খরচ করে মলাটের নতুন ছবি ছাপা হল। ভিতরে অনেক হাফ্টোন ছবি দেওয়া হলু।

তিনথানা আক্র্য্য বই বার হচ্ছে ; 'সবুজলেখা', 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'গঙ্গের দেশে'। থোঁক রেখো।

# প্রাচী পাব লিশিং হাউস ভবানীপুর, কলিকাতা

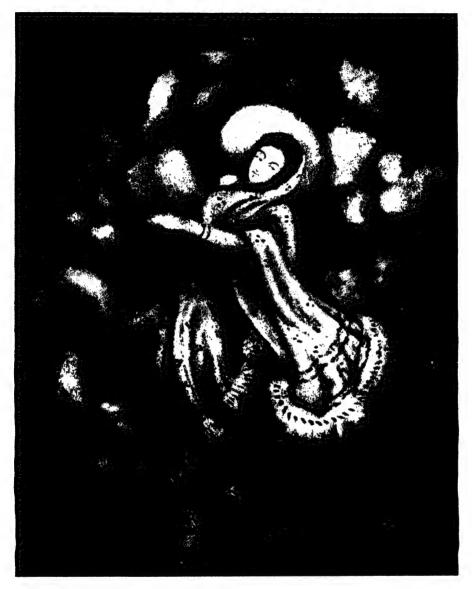

শিল্পী—শ্ৰীগোপেৰ চক্ৰব গ্ৰী

সাদা মেঘে লুটিয়ে আঁচল কে এল



Me Sivit



### ঠাকুরদাদা জীঅবনীক্রনাথ

#### "তার্পর গ

- —"কিসের পর বাদোশাবাব ?"
- শক্তেও নেই, জেগে দেখলে ঠাকুর হয়ে গেছ—তারপর ?"
- "তারপর ভাই, জেগে জেগে দেখি উপেট। শ্রী—ছিলেম 'শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর' হয়ে-গেছি 'ঠাকুর শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ'—নামটা কুরকুর করে খাচ্ছে কলাই ভাজি নেংটি ইঁতুর তিনটা ধারালো দাঁত।"
  - ":ভামার কি হল তাই বলনা।"
- —"হবে আর কি! তিন-তিনটি 'মিকি মাউস্' হয়ে নামটা কলাই থেয়ে আমার পায়ে গোঁফ মৃছতে আমি পা তুলতে যাবো—পা ওঠেনা; হাত ছুঁড়তে যাই—হাত নড়েনা, শরীর যেন পাষাণ; সুড়স্থড়ি লাগছে—রোমাঞ্চ হচ্ছেনা, মন অস্থির, গা শির শির, চক্ষুস্থির, আকাট বসে আছি রাত আর কাটেনা। ভাবছি ঠাকুর হয়ে তে৷ বিপদে ঠেকলেম—সকালে চা টোষ্ট থাওয়৷ হবেনা তো আর ঠাকুর ঘরের বাল্যভোগ পুজুরিতে বাদোশাবাবৃতে থাবে, যা কিছু বাকী থাকবে ছোলা-কলা-কলাই-মটর তা কতক থাবে টিয়াপাথি কতক থাবে চড়াই কতক থাবে ইঁতুর; আমি চাইতেও পারবোনা, কেড়ে থেতেও পারবোনা। বেলাতে ভোগ চড়বে, থিচুড়ি ভোগের গন্ধ নাকে পাবো, পিত্তি ছলবে, থেতে পাবো না। ঘন্টা বাজবে ভোগের—ভিথিরি বুড়ি লাঠি হাতে গুড়ি গুড়ি এসে পাতা পেড়ে বসবে—ত্রাহ্মণেরা বসে যাবে কুশাসনে, সপাসপ্ খাবে থিচুড়ি, সবাই দক্ষিণে পাবে ছ-ছুআনা। আমাকে তালাবন্ধ ঠাকুর ঘরে শরনে থাকতে হবে কয়েদীর মত, আর শুনতে হবে কোশাকুশি বাসনমাজার শব্দ। বৈক্লান্ধে বৈকালিকি ফুলবাতাসা বাদোশা বেলের সরবতের সঙ্গে হজ্ম করবে। আমি বসে ভাববে, এই বুঝি আনে রাধু চিজ্ টোষ্ট, অম্লেট চা—কে কোথা!

হবে সন্ধিাপৃত্তা সমাপন,
গোধুলিতে গোচে যাবে ক্লফের গোধন,
ঠাকুরের ঘরে শব্দ ঘন্টা বাজিয়ে দেবে দাস গোবন্ধন।



বাদশা ছাড়বেন গ্রামোফোন,
রাধু কাট্লেট্ ভাজছে যথন,
থট্ করে পড়বে ঠাকুর ঘরের তালা,
এসে পড়বে পেলেট্ ধোয়ার পালা,
হবে খানার টেবিলে ডিনারের আয়োজন,
আমার কি হবে তথন ১"

বাদোশাবাবু বলে উঠলেন—"তুমি—'খাবো, খাবো, পুডিং খাবো' বলে চ্যাচাবে, আমি গিয়ে তালা খুলে দেবো!"

- "পারবেনা বাদোশাবাবু। ঠাকুর ঘরে ভূত ঢুকেছে বলে ভূমি লেপ মুড়ি দেবে; দাসী চাকরবাকর উচ্ছেলালকে ডাকতে ছুটবে, সে লগুন হাতে লাঠি ঠক্ঠকাতে এদিকওদিক ঘুরে—'কোই নেহি হ্যায়'—বলে দেউড়িতে গিয়ে খাটিয়া নেবে সে রাতের মত; সাত ডাকে আর সাড়াও দেবে না।
  - -- "তখন কি করবে তুমি ?'
  - —"করব কি সেই তো কথা বাদশা বাবু!"
  - —"ভেবে দেখনা কি করবে ।" <sup>\*</sup>
  - —"রোসো ভাবি, আমিও ভাবি তুমিও ভাবে৷"
  - —"কেন হনুমানকে স্মরণ করবে!"
  - —"সে তো আসবে না, আমার নাম যদি রাম হ'ত তবে আসতো!"
  - —"কলা দেখালেই আসবে!"
  - --- "মুষ্টিবদ্ধ হাত, কলা দেখাই কেমন করে ? আঙ্গুল নড়বৈ না যে!"
  - —"কেন নৈবিন্তির কলা ? না, না সেতো পাবেনা; আমি যে খেয়ে ফেলেছি তথন।"
  - —"তবে কি হবে—বাদশা বাবু ?"
  - -- "ও ঠাকুর নাই হলে, আরো তো অনেক রকম ঠাকুর আছে!"
  - —"বলে যাও আরো কি ঠাকুর হতে পারা যায়!"
- —"কেন গোঁসাই ঠাকুর তো বেশ! চেলীর জ্বোড় পরে. জরীর ছাতি মাথায় চামর বাতাস খেতে খেতে ন্যারকীর্তনে বেরোবে শিঙে ফুঁকে—আমরা দেখবো বারাগুায় দাঁড়িয়ে!"
- "আরে খড়ম পায়ে ত্হাত তুলে নাচতে রাস্তায় পপাত হবো দশা পেয়ে তখন তুমি গিয়ে ভারি দেহটা কি ধরে তুলবে ?"



- --- "হাঁ তুলবো!"
- "বাঃ তুমি মূর্গি খাও, আমি পরম বৈষ্ণব গুরু গোঁসাই—পবিত্র দেহ যাকে তাকে ছুঁতে দেবনা। পরম ভাগবৎ শিশ্ব না জোটালে গোঁসাই ঠাকুর হয়ে লাভ নেই। শুধু দশা পাও আর কাদা মাখো।"
  - "ত। হলে ও চলবে না। আচ্ছা রাধুনী ঠাকুর হলে কেমন ?
    - "ছেঁক্ ছেঁক্ ছেঁক্ রাঁধুনী ঠাকুর
      আনোনা ছোকা ধোঁকা কচুর
      ডাল কি ডালনা বোঝা যাবেনা-লঙ্কার ঝালে ভরপুর
      ভাতে ঝুল, চুল আর কয়লাচুর
      রোচে যদিবা মুখে বাদশা বাবুর
      কচ্বে না বেডাল ছানার রাধুর

রোজ ফুঁটো হাঁড়ির জরিমানা দিতে, মাইনে নিতে গিয়ে দেখবে। হয়ে গেছি ফডুর।

- —"কেন আমাদের সব আলুমিনামের হাঁড়ি।"
- —"আরে হাঁড়ি হলে কি হয়, শুখা বেহারা যে—

আনবে সাতকেলে শুকনো মাছ তরকারি তথন যে ওপড়াবে রাঁধুনি ঠাকুরের পাকাদাড়ি তার চেয়ে ভালো আমার ঠাকুরবাড়ী ওকাজ নারি, ব!দশাবাবু রাঁধুনি ঠাকুর হতে নারি আর কি হওয়া যায় ভাবনা ভাবো তারি।

— "রোসে ভাবি — ঘুম পাচ্ছে ভারি — ঠাকুর — দাদাঠাকুর — ঠাকুর দাদা !"
"বস্ হয়েছে, চুকে গেছে বাধা — ঠাকুর অবনী শ্রুনাথ ঠাকুর দাদা !"
"কার ঠাকুরদাদা !"

"কেন তোমার, তোমার শুধু-দাদার—এরপর কথা নেই আর। আনো ফুন মাখিয়ে পুড়িয়ে আদা!

- ---"কে পোড়াবে ?
- —"কেন তুমি!
- -- "হাত পুড়বে না ?
- —"তবে রাঁধুনী ঠাকুর পোড়াবে।"

ンのフロ





— "তুমি খাবে? এই নাও, মুখ খোলো দেখি। মুখ যে খোলেনা, রোসো মস্তর পড়ি— হন্—

> মন্তর মন্তর দাঁতি ছাড়া মন্তর চোল ধরা মন্তর আদায় মুনের ছিটে, চূণে গুড়ে, চিট চিটে— খুলে যায় খিল দন্তর কার আজ্ঞে ? লোহদন্ত মুনির আজে; অন্তক্তে কার ? করাতি দাতার; প্রতিক্ষে কার ? হাতে যার জাঁতি যন্তর।"

- ---"যাঃ ফুঃ।"
- "দাতি ছেড়েছে, বাদোশাবাবু, বাতাসা খাবু!"
- —বাতাসা নেই, আদাপোড়া !"
- —"নড়লো না চোয়াল জোড়া!"
- —"চক্লেট চকচকে রাংভা মোড়া ?"
- "এই খুল্লো কুমীড়ে হাঁ, চোখ খুলছেনা—ফেল দেখি চক্লেট হু'জোড়া! হাঁ আঁ, আরে ছাাঃ এযে খালি কাগজ!

"মুথ খুলে গেছে এখন গল্প বেরোক ফসাফস্।"

শোন শোন গল বলি ঠাকুরদাদার গ্রাওফাদারেরও গ্রাওফাদার পেকে হয়নি ঝুনো তত পুরনো একটা গলি, তারই মোড়ে আর এক গলি আর এক মোড় আর এক গলি ছিষ্টি করেছে অলি গলি গোলক-ধাঁধার তার মধ্যে দিয়ে ঠাকুরদাদা চল্লেন ঠানদিদি আনতে বাদশাদাদার বাজিয়ে গড়ের বান্তি, জালিয়ে ফাসকেলাস্ খাস্গেলাস দেদার। সকে চল্লো বর্যাত্রি ভোলানাথ পুরুৎ हिताम घठक मृत्थ हुक्रि — (नर्फ िक । তর্থন খাননা ভামাকটি ঠাকুর দাদা ঠোটের পরে সরু টানটি গোঁফের রেখার টাক ঢাকা কোঁকড়া চুলে টেরিব বাহার চাপ কান্ কিংথাবের পায়ে মথমলের জুতো পঞ্চাবের মাথায় কার্তিকের পাগড়ি, কপালে চন্দন, গলায় মৃক্তাহার ফেটিং গাড়ি চারখে ডার- -

থেপে বৃঝি এই ভয় হচ্ছে ঠাকুরদাদার।
সে ভারি মজার ভিড় বর্ষাতার
সক্ষে তথন রাধু নেই—আছেন কুণ্ডু রামলাল গলায় সোনার হার।



পুরুং বলেছিল খালিপেটে যেতে

রামলাল লুকিয়ে দিয়েছিল খেতে—

লুচি যোলোখান, রামপাথির কাট্লেট খানচার।

- -- "ঠাকুরদাদা লুচি খেয়ে গেলে কয় গণ্ডা গৃ"
- —"আরে ভাই চার গণ্ডা।"
- —"কভদূর যেতে হল ভোমার ?"
- "বেশী দূর নয় এই গলির মোড়েই শিব মন্দির তারপরেই এক গলির মোড়ে দোকান দোয়ারি ময়রার তার পরেই থালা ঘটি বাটি বেচে হরিচরণ কর্ম্মকার তারপরেই শ্বশুর মন্দির।

"যেতে কতকণ লাগলো ?"

- "তা অনেকণ, অনেক লোক লস্কর, পথে কন্ধকাটা, গন্নাকাটা পায়ে পায়ে সবাই আগ বাড়ালো, সঙ্গে ছিল কাবুলিওয়ালা পাহাড়াওয়ালা—পৌছতে বেশ একটু খিদে চাগ্লো!"
  - '---"তারপর ?
  - —"তারপর ভাই রঙ্গ বাধলো—

নাপিত বল্লে—'চোগা-চাপ্কান পেণ্টুলান ছাড়াও রামলাল!
থ্লে নিয়ে গ্রনাগাটি, জুতোপাটি সাজ গোজ চমংকার
দিলে পরিয়ে একথান। চাদর, দশহাত ধৃতি—পাড়টা তার লাল!
ফতুর বেশে ঠাকুরদাদাকে শেষে
টেনে নিয়ে গেল-—কে জানে কে সে?
ভোলানাথ বল্লেন—'হাঁটুর কাপড় তুলে উবু হয়ে বসো হেসে একগাল'।
ভোলানাথ তো ভোলানাথ,
ভূলে গেছে আমার হাঁটুতে বাত
উবু হয়ে বসতে ছাড় ছাড় ধাত্
পিড়া পরে কাৎ হয়ে পপাৎ
শক্ষ দিলে মটাং—পিড়ির কাঠ।
'দেহটা ভারি' বলে ভোলানাথ
মস্তর পড়িয়ে চল্লেন—খুলে পুঁথির পাত্।



- , —"কি মস্তর ?"
  - "অড়র্ বড়র্—অসিত দেবল! কাশ্রপ শাণ্ডিলা"—
  - "তুমি মন্তর বল্লে?"
  - "সনস্কৃত বুঝলে তো বলব! আমি কেবল দে দে বলে হাত পাতলেম।"
  - —"কি করলে পুরুৎ ?"

"সে এক কাণ্ড অন্তুত; আমার বঁ। হাতে একটা সোণার আংটি পরিয়ে ডান হাতে গোটাকতক পান স্থপুরি দিয়ে আর একটা পিঁড়ের উপরে আর একটা লাল চেলীর পুটুলী থেকে একখানা মোমের মত নরম গয়নাপরা হাত টেনে বার করে আমার হাতে লাল-স্থাতো দিয়ে বেঁধে ফেল্লে।"

- —"তারপর গ"
- "তারপর বল্লে 'উঠে পড়, যাও বাটির মধ্যে !' বাটির মধ্যে চুকবো কি— আমি উঠলেম, সঙ্গে সঙ্গে সামনের চেলীর পোঁটলাটিও উঠলো— তুখানা রাঙা টুকটুকে আলতায় জোবড়ানো পা ঝমর ঝমর শব্দ করছে।"
  - —"তারপর ?"
- "বাটির মধ্যে ঢুকি কেমন করে ভেবে থিদে বেড়ে গেল। যা কপালে আছে বলে চল্লেম চক্ষু বুজে!"
  - —"তারপর কি হল ?"
- —"হবে আবার কি! কলাতলায় ঠাকুরদাদায় ঠানদিদিতে শুভদিষ্টি –লাল কাপড়
  ঢাকা দিয়ে।"
  - —"দে আবার কি ? শুভদিষ্টি ?"
- "আরে সে যার হয়েছে সেই জানে। তোমার যথন হবে তুমিও জানবে। সে কথা বলতে বারণ আছে।
- —"চুপি-চুপি বলনা কানে কানে—আমি কাউকে বলব না। লাল কাপড় ঢাকা দিয়ে বাটির মধ্যে কি ?"
- —"বলবার জো নেই। সে যে কী তা আমিই জ্বানি তোমার ঠানদিদিও জানেন— কিন্তু বলবেনা!"
  - -- "বলবেনা কেন ?



- —মন্তর ফাশ হয়েছে কি ঠাকুরদাদাতে ঠানদিদিতে চটাচটি হয়ে যাবে—শুধিয়ে দেখো!"
  - -- "বলবে না ?"
  - -- "কিছতে না!"
  - —"শুভ-দিষ্টির ইন্জিরি কি ?''
  - -- "Holy Look."
  - —"এখনি দেখছি ডিকসেনারি!"
  - —"যাও, খুঁজে বার করতে করতে দেখবে তার আগেই হয়ে গেছে তোমার শুভদিষ্টি!"
  - ---"তারপর কি ?"
    - --- "তারপর ভাই পেটে ধরেছে থিদের জ্বাল।
      সামনে ভাত বেড়ে দিয়েছে একপাল।
      থিদে বলে আর কোথ; যান
      গরাস ভুলে মেলাতে সুথধান

চেপে ধরলে। একহাত শালা বলে 'পড়কি আগায় লও ঘাণ'

পিছন থেকে কে মলে দিলে কান ফিরে দেপলাম ভোমার ঠানদিদির ঠানদিদি

নিয়ে পালালেন ভাতের থালা

আখার কানে ধরিয়ে জালা তার উপরে হাসি টিটকিরিতে কাণ্ ঝালাফালা।

- -- "তার পরে ?"
- —"তারপরে এলো গরম গরম লুচির পালা।"
- —"তার পরে ?"
  - "তারপরে সবাই বলে 'আরো থান ছচ্চার লুচি থাও'।
    আমি মুখে বলিনে মনে মনে বলি 'যতপারো কানমল। দাও'
    সবাই বলে 'আর ছটো সন্দেশ থাও'
    আমি মুখে বলিনে মনে মনে বলি বলি 'আর চলবেনা একটাও'
    হয়ে পেল সব গলাধ:করণ
    বাদশা বাবু ঘুম পেলো যে করিগা শয়ন
    আর কথা নয় লাঠি গাছ দাও।"
- —"কাল চাই ভালো গল্ল!"
- —"বেশ এখন নিন্ গিয়ে তল্প, খেয়ে ডাল ভাত বিঞ্জী"—

## শারদীয়া

### শ্রীমূগেক্রনাথ খাঁন্, বি. এ.

আজ শরতের প্রথম প্রাতে ফুট্ল আলোর আল্পনা
সোনার মায়ায় সাজিয়ে দিল আপন হাতে কল্পনা।
নীল আকাশে পাত্লা মেঘে ঘুম ভেঙে সব উঠ্ল জেগে
কচি বুকে ফুট্ল তাদের আকাশ পাড়ির জল্পনা!

কমলকলি উঠ্ল নেচে বাজিয়ে জ্বলের মন্দিরা
চোখ মুছে সব উঠ্ল জেগে ঘুমভাঙা রূপ-নন্দীরা!
শেফালিরা উল্লাসেতে লুটিয়ে প'ল সবুজ ক্বেতে
ফুল-বাগিচায় ব্যস্ত হ'ল রূপ-দেউলের বন্দীরা!

অপ্রাজিতা চাইল হেসে পটল-চেরা চোথ তুলি
থুসীর ভারে গাইল গজল শালিক ফিঙে বুল্ব্লি!
কাশ কুসুমের উত্তরী হায় পথের ধারে ওই দেখা যায়
করবী আজ কইল কথা হটাৎ হেসে ঠোঁট খুলি!

দখিন হাওয়া গাইল সুরে আগমনীর বন্দনা
সঙ্গে তাহার সুর ধরেছে দোয়েল শ্রামা চন্দনা!
তথী শ্রামা আত্রেয়ী হায়
হেটাৎ জেগে উঠ্ল কি সব স্বপ্ললোকের নন্দনা!

খুসীর খবর ছড়িয়ে গেছে নিখিল জগং সব খানে
কচিধানের স্থবাস আজি প্রাণ টানে গো—মন টানে!
জলভরা ওই বিলের কোলে
না-ঘুমানো নিশিথিনী একলা সারা সন্ধানে!



আখিন, ১৩৪৫

নওরোজেরি খুশ্-খবরে পরাণ জেগে উঠ্ল গো বালু বেলার বক্ষে কি আজ শ্রামলিমা ফুটল গো! ছিন্ন বীণার বেস্থর তারে জাগ্ল খুসী ভারে ভারে ঘুমিয়ে-পড়া খুসীর প্লাবন কোথা হ'তে জুট্ল গো!

উঠো ! উঠো ! পড়ল সাড়া নিদ্রা-অলস ঘুম্বনে ক্লান্তি ব্যথা পালিয়ে গেছে সোনার কাঠির চুম্বনে ! কাঁচাসোনার রোদ্ধুরে হায় শিহর আনে লভায় পাভায় নও-জোয়ানের স্থপ্তি ভাঙার কচি-পাভার গুঞ্জনে !

জাগ্ লো তোরা চোথ মুছে সব—পালিয়ে গেছে শর্সরী
থুসীর স্থারে ক্ষুব্ধ এখন নিদ্-মহালার ঘুম্-পরী!
রোদ্ধ্রে আর শ্রামলতায় কুসুম, বিহুগ, কচিপাতায়
শারদীয়ার পরম-প্রাতে জাগল শ্রামা-স্থন্দরী!





## রাসধন্মর রাজ্যে উপ্সী

### শ্রীক্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

ছোট্ট একটি মেয়ে; মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল, ছন্তু ছন্তু চোখ, আর ফোলা ফোলা গাল। কালীর দোয়াত উপেট, কাঁচি দিয়ে মার শাড়ীর পাড় কেটে, দিদির পুতৃলের চোখ খাম্চে, দাদার পেন্সিল ভেক্সে—তার কর্মচক্র সারাদিন ঘুর্ছে। তাকে যদি বকা হয় "এই খুকী! কি কর্ছিস্, কালী ফেল্লি কি করে," সে অমনি অত্যন্ত নিরীহ বেচারীর মত মুখ করে বলবে, "কি জানি কেম্নি করে দোয়াতটা উল্টিয়ে গেল।" তার বাবা তাই তাকে "টপ্সী" বলে ডাকতেন। তোমরা কি টপ্সীর গল্প জান ? টম কাকার কুটার পড়েছ কি ? আমরা ঐ বইটা খুব পড়তাম। ওটা আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার সম্বন্ধে লেখা একটা গল্প। টপ্সী ক্রীতদাসদের মেয়ে ছিল। যাহোক, এই মেয়েটীরও নাম হল টপ্সী—সে টপ্সীর মত মজার মজার কথা বলতে বলে। গলতে টপ্সীকে নিদারুণ মিথ্যাবাদী দেখান হয়েছে—সেটা তার দোষ নয়, কারণ তার মত অবস্থায় ওরকম করার দিকেই মনের গতি হয়। এই ছোট্ট মেয়েটীরও মিথ্যাবাদী নাম হ'য়ে গেল একদিন। কি করে যে হ'ল তারই গল্প আজ বলব। তোমাদের অবনী দাছ হয়তো বলবেন—তোমরা কিচ্ছু বোঝনি, ও তো মিথ্যাবাদী নয়, ও হ'ল শিশু-সাহিত্যের শিশু-সাম্বাজ্ঞী।

ওদের বাড়ীর ছাতে খেলতে আসতো এক দঙ্গল মেয়ে, বড়, ছোট, মাঝারি নানা সাইজের; কেউ ফ্রক পরে, কেউ শাড়ী পরে, কেউ রঙীন, কেউ ডুরে কেউ আবার মহাধার্মিক ত্যাগী সেজে সাদা কাপড় পরে,—এই সব নানারকম মেয়েদের মধ্যে ওর দিন বেশ কাটে। ও উল নিয়ে Cats' Cradle খেলে, দড়ি ঘুরিয়ে Skip করে, ঘুটিং খেলে, আবার ছেলেদের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ায় আর মার্কেল খেলে। আজ্বকাল মার্কেল খেলা প্রায় দেখিই না। "টোয়েণ্টি"



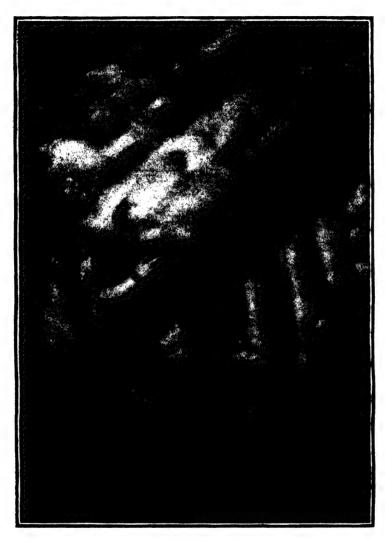

দেখতে পেল রামধমু রঙের রাজ্য

আর "নাথিং, নট কিচ্ছু" শুনতেই পাইনা। তখন কিন্তু ছেলেরা এ খেলা খুব খেলত আর জুতোর গোড়ালি দিয়ে রাস্তায়, ঘাটে যেখানে সেখানে গাব্ধু খুঁড়ে রাখতো। কর্পোরেশন তো তখন পাথর দিয়ে ফুটপাড় বাঁধিয়ে ছেষ্টুবৃদ্ধির পরিচয় দেয়নি। দেখ না, অমন খেলাটাই মাটী করে দিয়েছে।





আশ্বিন ১৩৪৫

একদিন এমনি এক আষাঢ়ের সন্ধ্যায় টপ্সী ছাদ থেকে দেখতে পেল যে মেঘের ফাঁকে এক রামধন্থ হঙের রাজ্য দেখা যাচ্ছে! সে রাজ্যে যাবার রাস্তাটা যেন লাল আলো দিয়ে তৈরী। তার তো ভারী ভাল লাগলো সেই রাজ্যটা—ইচ্ছা হতে লাগল ঐ আলোর পথ বেয়ে সেখানে এক ছুটে যায়; কিন্তু আলোর পথ তার নাগালের বাইরে; বেচারা যেতে পারেলা! সে ছুট্টে বাড়ীর ভিতর গিয়ে দেখল তার দা-বু জানালার কাছে বসে ছবি আকছেন। সে তার ঘাড়ের উপর লাফিয়ে পড়ে বলল, "দা-বু আমায় একটা মস্ত মই যোগাড় করে দিন না আমি ঐ মেঘের দেশে যাবো।" দাবু-দা তার বল্লেন, "মই দিয়ে যাবি কি করে ? অত বড় মই তো দিদি আমাদের দেশে মেলে না।

"কেন ? মই-এর উপর মই, ভার উপর মই এমনি হাজারটা—লক্ষ্টা মই লাগালেও যাওয়া যাবে না ?

"না রে। তারপর মই লাগাবে কি করে? কিসের গায়ে ঠেকাবে?" "কেন, মেঘের গায়ে। ঠিক পারা যাবে। মই দিয়েই দেখুন না।" তবুও তার দা-বু মাথা নেড়ে বল্লেন, "অত মই আমি আনতে পারব না দিদি।" রাত্রে বারেবারে টপ্সী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল, মেঘের ফাঁক দিয়ে সেই রাজ্যটা দেখা যায় কি না। নাঃ এখন কেবল মেঘের ফাঁক দিয়ে তারাগুলো হুষ্ট মেয়ের মত উকি দেয় আর মিটিমিটি হাসে। তাদেরি লক্ষ্য করে সে বলতে লাগল, "তোমরা একজন নেমে এদ না বাপু, আমায় ওখানে নিয়ে যাও।" দে শুনেছে দিদিমার কাছে যে তারারা সব দক্ষ রাজার মেয়ে, সব বুড়ো চাঁদমামার বৌ। দীঘল কালো তাদের চল, টানা টানা চেরা পটলের মত তাদের চোথ ফুরফুরে হাওয়ার মত পাংলা, রূপালী জ্যোৎস্নায় বোনা শাড়ী পরণে, হীরার কণার মত তারার ধূলি গহনা গায়ে—তারা রোজ রাত্রে চাঁদকে ঘিরে সভা করে আর সুধা পান করে। মজা করে তো ঐ সব করা হচ্ছে, এদিকে একটু নেমে এসে টপ্সীকে নিয়ে যাবার নাম নেই। না নিয়ে গেল তো টপ্সীর বয়েই গেল; সে মরে যখন 'তারা' হয়ে যাবে, যেমন নাকি মনোদিদির দিদি হয়েছেন, তখন সে দক্ষরাজার মেয়েদের সঙ্গে কথাই বলবে না, ভীষণ রকম আড়ি দেবে। দক্ষরাজার মেয়েরাই বা কারা আর মরা মানুষ 'তারা' হয়েছে যারা তারাই বা কারা ! আহা ! তারা তো আর পৃথিবীতে নেমে আস্তে পারে না—তা হলে মনোদি'র দিদিকে ডাকলে নিশ্চয়ই আসতেন। আসতেন না আবার—হা। টপু দী মনে মনেই পটলির সঙ্গে যেন ঝগড়া করতে লাগল। এমন সময় টপ্ সী হঠাৎ দেখলো হীরার কণ্ঠি গলায়, গজমতির মালা বুকে, মাথায় হীরার তারা, জ্যোৎস্না-বোনা माछी भरत मीचन कारना राद्यत दिशो अनिए जात मागरन निर्म अरमर स्वस्त्री अक राद्य।



আশ্বিন, ১৩৪৫

টপ্সী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা কর্ল, 'কে তুমি' ? সে মিটিমিটি হেসে বল্ল, "এই গজমোতির মালা দেখেও চিন্লে না ? টপ্সী বল্ল "পেরেছি, তুমি চাঁদের রাণী" সে বল্ল "হাঁা, আমরা তো ছাব্বিশ জন, আমি কে ?" ও বল্ল "না, ঠিক জানি না।" মেয়েটী বল্ল "ওমা! আমি স্বাতী! তাও জানো না।" টপ্সী বল্ল "হাঁা, হাঁা, মনে পড়েছে, দা-বু একদিন যে গল্ল করেছিলেন স্বাতী নক্ষত্রের জল পড়্লে হাতীর মাথায় মুক্তা জন্মায়। গজ মানে যে হাতী তা ভূলেই গিয়েছিলাম।" স্বাতী বল্ল "তুমি বুঝি গজ মানে হুই হাতে যে গজ হয় তাই ভারছিলে ? সেলাই-এর ক্লাসে সেই যে তোমার সোণাদি কাপড় মাপ্লেন।" "তুমি



কি করে জান্লে ?" "ও আমরা সব জানি। তুমি যে রামধন্তর রাজ্যে যেতে চাও আর তুমি যে আমাদের উপর রাগ কর্ছিলে তাও জানি। এখন, যাবে নাকি আমার সঙ্গে" "হাঁ। যাবাে, কিন্তু—"

"ফেলে টেলে দেবো কি না ভোমায় আকাশ থেকে তাই বল্ছ ? না, আমরা ছোট্ট মেয়েদের ফেলে টেলে দি না। তুমি আসতে চাও তো আসতে পার!"

টপ্সী স্বাফীর সঙ্গে আকাশে উড়ে চল্ল রামধন্থর রাজ্যে। রাস্তা সেথানকার রামধন্থ দিয়ে তৈরী, মুক্তোর মন্দির আর সোনার বাড়ী। সেথানে শণের মত সাদা ফুরফুরে চুল্ওয়ালা এক বুড়ী কাপড় বৃনছে হাওয়ার মত ফুরফুরে, কুয়াসার মত পাংলা, রূপালী রংএর শাড়ী—চাঁদের বৌয়েরা

যে কাপড় পরে। টপ্সী বল্লে "এ কে?" স্বাডী হেসে বল্ল "চাঁদের বুড়ী—
আমাদের ধাই শ্বাশুড়ী।" ধাই শ্বাশুড়ী আবার কি কথা টপ্সী ভাব্ল। স্বাডী বলে উঠ্ল,
"তোমার মনের কথা বুঝেছি—দিদিশ্বাশুড়ী মামী শ্বশুড়ী পিসী শ্বশুড়ী হতে পারে ধাই-শ্বাশুড়ীই
বা হবে না কেন ? ও যে তোমাদের চাঁদের ধাইমা।" টপ্সী পুব পণ্ডিতের মত মাথা নেড়ে
বল্ল "ওঃ হাঁ। সভ্যিই তো! তা হবে না কেন ?"

তারপর টপ্সী লাল আলোর রাস্তার হুধারে রামধমুর রঙীন মেঘের বাড়ীগুলে৷ ঘুরে ঘুরে দেখ্ল কত গমুজ, মিনার, কত ডোম, দেওয়া সে কি অপূর্ব্ব প্রাসাদ সব আর বাগানে কি অদ্ভ লভা, ফুল! একটা বাড়ীতে মস্ত বড় অলিন্দে হীরা-খচিত সাদা সোণার আসনে বসে



আশ্বিন, ১৩৪৫

সোণার চিরুণী দিয়ে মেঘের মত কালো চুল আঁচড়াচ্ছেন এক রাণী, কি তাঁর পোষাক, গল্পের অমলার পোষাক তার কাছে কি লাগে। সে স্বাতীকে জিজ্ঞাসা কর্ল "ঐ রাণীই কি রোহিণী ?" স্বাতী হেসে বল্ল "নাঃ, ওতো ক্যাসিয়োপিয়া; খালি চুল আঁচড়াচ্ছে, আর ওদিকে ওর মেয়েটাকে তো বলি দেবার জন্ম বেঁধে রাখা হয়েছে।" টপ্সী বল্ল "ওঃ, কি তৃষ্ট মা! ও কি সংমা ?" "না, ও সংও নয়, অসংও নয়, ভারী স্বার্থপর, খালি নিজের চুলের কথাই ভাবে।"

পশ্চিমদিকের একেবারে শেষ প্রাসাদটীর কাছে গিয়ে টপ্সী দেখ্ল একটা চমংকার লাল রংএর কি একটা জিনিস সজারুর মত তালগোল পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে—প্রাসাদের জালিকাটা দেয়ালের মধ্য দিয়ে তাকে স্পষ্ট দেখতে পাওয়। যাচ্ছে একটা ডিমেয় মত। সে বল্ল "ওটা আবার কি ?" স্বাতী বল্ল "ওটা বল্তে নেই : অভদ্রতা হয়। সূর্য্যদেবের সার্থি উনি ; অরুণ নাম শোন নি ?" "হঁটা, শুনেছি বৈকি! সেই যে অদিতি তাড়াতাড়ি ডিম ভেঙে ফেলেছিল—না, না ভুল হয়ে গেছে—ফেলেছিলেন; সেই গল্পটা তো ?" "গল্প আবার কি বোকা মেয়ে ? তবে আমিও কি গল্প না কি ?" স্বাতী ভয়ানক রেগে বলে উঠুল , "তবে আর রামধনুর রাজ্যে তোমার থেকে কাজ নেই।" টপুসী তার হাত ধরে বলতে গেল "না, ভাই রাগ কোরো না"—এমন সময় দেখ্ল কোমরে তলোয়ার মস্ত এক কালো পুরুষ তার দিকে এগিয়ে আস্ছে একটা ঘোড়া ছুটিয়ে, আবার দাড়ি-ওলা সাতটা বুড়ো হঠাৎ মিলে একটা ভাল্লুক হয়ে তাকে তাড়াল—ওতো ভয়ে দিশেহারা হয়ে ছুট্তে গিয়ে পা হড়্কে যে পড়ল, তো পড়তেই লাগ্ল। এমন সময় দেখ্ল যে ছোট্ট একটি ছেলে স্থির নয়নে ওরদিকে তাকিয়ে আছে, চোখে তার করুণার দীপ্তি, সে বল্ল, "ভয় কি ? হরিকে ডাক তিনিই তোমায় পতন হতে রক্ষা কর্বেন। তুমি তাঁরই কোলে পড়্বে, কিচ্ছু ভয় নেই, হাড়গোড় কিছু ভাঙ্গবে না।" টপ্সী দোমনা হয়ে তার দিকে তাকাভেই সে বল্ল, "আমায় চিন্ছ না? আমি গ্রুব।" টপ্সী বল্ল "হঁটা, ভাই, চিনেছি। সেই যে তুমি 'তোর। যা যা আমি ঘরে যাব না' বলে গান করতে করতে চলে গেলে, সেই যে তুমি হরিকে ডেকে তাঁর সঙ্গে আকাশে উঠে গেলে।"এই বলে টপ্সী 'হরি তোমায় ডাকি' বলে গান করতে গিয়ে দেখ্ল যে আঁধার অরণ্যে "ধাই হে" বলা তার চল্বে না আর। 'আকাশ থেকে ধপাস্ করে পড়ি' বল্লে শোনায়ও না ভাল, সুরটাও একটু বদল হয় বলে, চোখ বুড়ে 'খালি হরি, হরি, আমায় কোলে কর' বল্তে লাগ্ল। ওর মনে হ'ল যে ধপ্করে ও কার জানি নরম কোলে পড়েছে। চোখ চেয়ে দেখ্ল ওর নরম বিছানায় ও শুয়ে আছে।



পরদিন বিকালবেলা ছাদে ও মহোৎসাহে এই ব্যাপারটা বর্ণনা কর্ছিল। থোঁপা বাঁধা বড় গোছের একটি মেয়ে এসে বল্লেন "কি বল্ছিস টপ্সী।" টপ্সী আবার সব কথা বল্ল। বড় মেয়েটী বল্লেন "আচ্ছা, আমায় এক্বার নিয়ে যাস্তো।" ও উৎসাহ করে বল্ল 'আপনি যাবেন মিন্তু দি ? আমি নিশ্চয়ই নিয়ে যাবে।।"

সেই রাত্রে টপ্সী দেখল ধ্রুব এসেছে তার কাছে। সে ধ্রুবকে বল্ল "ভাই মিমুদি'কে নিয়ে চল্তে হবে তোমাদের দেশে। যাবে, ভাই ?" ধ্রুব বল্লো "চলো"। টপ্সী বাতাসে ভেসে ভেসে মিমুদি'দের বাড়ীর খোলা জানালা দিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে মিমুদি'কে ডাক্ল, পায়ে চিমটি কাট্ল কিন্তু মিমুদির ঘুম ভাঙল না। ধ্রুবও একটু পরে মিলিয়ে গেল। মিমুদি'র জন্ম বেচারী টপ্সীরও রামধনুর রাজ্যে যাওয়া হ'লনা।

পরদিন মিমুদি'কে সেই কথা বলতে গেলে তিনি চোখ রাঙিয়ে ধনক দিয়ে বল্লেন "যাঃ আর মিধ্যে কথা বলতে হবে না। কাল বলে আমি সারারাত জেগে রইলাম। আমি আগেই জ্ঞানতাম মিথ্যে কথা বল্চিস্ তুই। খালি সেটা প্রমাণ করবার জন্ম বলেছিলাম আমায় নিয়ে যেতে। জানতামই নিয়ে যেতে পার্বি না। বাবা, কি মিথোবাদী তুই! সাধে কি জ্যোঠামশায় তোর নাম টপ্সী রেখেছেন ?"

বেচারা টপ্সী ত্থে এতটুকু হয়ে গেল। তাকে ছিরে আর সকলে "মিথোবাদী! মিথোবাদী!" বলে চেঁচাতে লাগ্ল। কেউ কেউ আবার ডান হাতের তর্জনীর উপর মধামা আঙুলটাকে ক্রশ করে রেখে বল্তে লাগ্ল "টপ্সী তোকে ছোঁব না। টিকটিকিটা বলরাম।"

উপ্সী হয়তো কেঁদে ফেল্ডো। কিন্তু কি জানি এখন কাঁদল না। তার মনে প্রুবর মুখটা স্থলস্থল কর্তে লাগল। সে তো সত্যিই তাদের দেখেছে। সে মানমূখে ফিরে এল বটে, কিন্তু তার মনের মধ্যে একটা আনন্দের অনুভূতি জেগে রইল।



### জীবিনয় ঘোষ

কোন দেশের কল্যাণ ও শ্রীর্দ্ধি সম্পূর্ণ নির্ভর করে সে দেশের শিক্ষার প্রসার ও প্রভাবের উপর। আধুনিক রাশিয়ার কথা ভাবলে আমাদের মনে হয় যেন তার এই অকল্পিড উন্নতি কোন অলৌকিক শক্তির সাহায্যে সম্ভব হ'য়েছে। কিন্তু রাশিয়ার উন্নতির মূলে কোন ভৌতিক খেলা নাই, আছে সে-দেশের রুদ্ধ, যুবক ও শিশুদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও মনের দৃঢ়তা। নিজের হাতে তারা নিজেদের দেশকে সোণার দেশ করে' গড়ে' তুলেছে। উন্নতির কাজে যোগ দেবার প্রারম্ভেই তারা বুঝেছিল যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর দানব যে দেশের বুকের উপর হাটু গেড়ে বসে' রক্ত শুষ ছে, সে হ'ছে নিরক্ষরতা। তাই তারা সভ্যবদ্ধ হ'য়ে এই দানবের বিরুদ্ধে অভিযান স্থরু করলে। এই তুঃসাহসিক অভিযানের রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ে আর সেই কাহিনীর প্রধান নায়কনায়িক। রানিয়ার ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে মন বিস্ময়ে ভরে' ওঠে। রাশিয়ায় কোন শিশুর মুথের দিকে চাইলেই দেখতে পাবে কতো দৃঢ়প্রতিক্ত সেই মুখ, আশায় ও অন্থ গেরণায় কতো উজ্জল। কি ভাবে দেশের নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে এই সব ছোট শিশুরা অক্লান্ত অভিযান করেছে এবং কি ভাবেই বা তারা নিজেরা শিক্ষা পেয়ে দেশের ভাবী সৈনিক হিসেবে গড়ে' উঠছে, সেই সম্বন্ধেই তোমাদের কয়েকটি কথা বলব।

মাত্র পঁচিশ বছর আগেও রাশিয়াতে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল শতকরা আটাত্তর জন।
এই বৃহৎ অশিক্ষিতের সংখ্যা বাইশ বছরের মধ্যে মাত্র আটের কোঠায় এদে পোঁছায়। বাইশ
বছর আগে ছিল বাইশজন শিক্ষিত আর বাইশ বছর পরে দেখতে পাই শতকরা বিরোনবর ই
জন শিক্ষিত! এটা একটা অত্যাশ্চর্যা ঘটনা ব'লেই মনে হবে তোমাদের। আর বাস্তবিকই
রাশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থা তখন যে খুব ভালো ছিল তাও নয়। স্কুলের সরঞ্জাম বা শিক্ষকের
অভাব ছিল। পাঠ্যপুস্তকেরও রীতিমত বন্দোবস্ত কিছু ছিল না। অথচ এখন সোভিয়েট
রাশিয়ার প্রায় প্রত্যেকটি শ্রমিক ও প্রত্যেকটি চাষী লিখতে পড়তে পারে। রাশিয়ার যুবকরা
মিলিত হয়ে একটি সজ্ব গঠন করে আর সেই সজ্বটির নাম দেওয়া হয় "নিরক্ষরতা ধ্বংস সজ্ব"
( Down With Illiteracy Society )। এই সজ্বের উদ্দেশ্য হ'ছে দেশ থেকে
নিরক্ষরতা নির্মূল করা। প্রর প্রধান কাজ হ'ল্ডে অশিক্ষিতদের প্রথমে শুরু পড়তে ও লিখতে





ছেলেমেয়েরা ডিল করছে

শেখানো! পরে তাদের উচ্চশিক্ষারও বন্দোবস্ত করা হয়। প্রত্যেক ক্লুলে এই "নিরক্ষরতা ধাংস সজ্জের" একটি করে' শিশুদের শাখা-সমিতি আছে—সেগুলিকে বলা হয় "Children's Cell"। এই Cell থেকে উৎসাহী শিশুদের বেছে নিয়ে ছোট ছোট Brigade গঠন করা হয়। প্রত্যেকটি Brigadeএর উপর নিদ্দিষ্ট একটি জেলা বা কয়েকটি গ্রামের ভার দেওয়া হয়। সেই জেলায় প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে গিয়ে ছেলেরা কাগজ পেলিল নিয়ে অশিক্ষিতের সংখ্যা গণনা করে। অলিগলিতে বস্তিতে বস্তিতে পর্যান্ত তারা যায়। অনেক সময় গ্রামের বা বস্তির বাসিন্দারা তাদের গায়ে কাদামাটি ছুঁড়ে মেরেছে, জল ঢেলে দিয়েছে, কিন্তু তারা পিছিয়ে আসে নি। সংখ্যা গণনা শেষ হৈবার পর, পাঠ্যপুস্তকের অভাবের জন্মে কাগজ কেটে অক্ষর তৈরী করে' বিলোনো হ'তো। আমাদের এদেশে ছিক্ষি বা বন্ধা হ'লে যেমন দল বেঁধে গান গেয়ে গেয়ে সেবকসজ্বের লোকেরা বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে করে' বেড়ায়, তেমনি রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা এই সব গরীব গ্রাম্য অশিক্ষিত্তদের বিনা খরচে কাগজ পেন্সিল সরবরাহ করবার জন্মে পথে পথে গান গেয়ে বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করে' বেড়াত। কোলের ছেলে নিয়ে মায়েদের লেখাপড়াতে মন দেওয়ার অস্থবিধা হয় বলে' প্রভ্যেক ক্লুলে একটি করে' শিশুদের গৃহের পৃথক বন্দোবন্ত আছে! সেখানে শিশুদের ভিতর থেকেই ছ'জন monitor



আশ্বিন, ১৩৪৫

ঠিক করা হয় এবং তাদের উপর সব ছোট কোলের ছেলেদের তার দিয়ে মায়েরা লেখাপড়াতে মন দেয়। শিশুরাই হয় তাদের বৃদ্ধ পিতামাতার শিক্ষক। এ ছাড়াও প্রত্যেক গ্রামে একটি করে' 'পাঠকুটীর' বা 'Reading Hut'এব বন্দোবস্ত আছে। সেইখানে ছেলেরা মিলিত হয়ে চেঁচিয়ে সেইদিনকার খবরের কাগজ থেকে দরকারী সব খবর পড়ে এবং পরম্পর আলোচনা করে। আজ রাশিয়ার বুকের উপর থেকে সব কুসংস্কার আবর্জনা ধুয়ে মুছে' গেছে, তার সমস্ত কৃতিত্ব এই শিশুদেরই প্রাপ্য। শুধু তাই নয়, আজ রাশিয়ার যে লক্ষ্ণ লক্ষ লোক লিখতে পড়তে শিখেছে তা' কেবল শিশুদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্মেই। এই সব শিশুরা কি ভাবে শিক্ষা পেয়ে মানুষ হ'য়ে ওঠে তা তোমাদের সকলের জানা উচিত।

রাশিয়ার সাধারণ স্কুলকে 'গৃহ' বলা চলে। এই গৃহগুলি অনাথ, আশ্রয়হীন, অর্দ্ধভূক্ত ছেলেমেয়েদের জন্মে। ধনীর গৃহের মতো এ গৃহ আসবাবপত্তরে ঠাসা নয়, থুব সাদাসিধে। মস্কোর (Moscow) এই এক একটি গৃহে ১৪ থেকে ১৮ বছর বয়সের একশ'টি করে' ছেলেমেয়ে থাকে, খায়, ঘুমোয়, লেখাপড়া শেখে, খেলা করে। দিনের বেলা আরও একশ'টি করে' গরীবের ছেলেমেয়েরা এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আবার সন্ধ্যা হ'লে তাদের বাপ মা আত্মীয়স্কজনের কাছে ঘরে ফিরে যায়। এই ছু'শটি ছেলেমেয়ে বাদ দিয়েও চল্লিশটি পরিবার এখানে বাস করে, যদিও স্কুলের কার্য্যকুলাপের সঙ্গে তাদের কোন সম্বন্ধ নেই। এই থেকে মস্কোর এই শিক্ষাপৃহগুলির আয়তন সম্বন্ধ তোমাদের খানিকটা ধারণা হবে আশা করি। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতিও ভিন্ন ধরণের, ঠিক আমাদের দেশের মতে। নয়!

সকাল সাড়ে সাতটায় স্কুলের কাজ স্থরু হয়। বেলা আটটার মধ্যে সব ছেলেদের প্রাতরাশ থাওয়া শেষ হ'য়ে যায়। তারপর বেলা একটা পর্যাস্ত তারা কেউ ছুতোরের, কেউ কামারের এবং আরও নানারকম বিভাগের কাজ শিথবার জন্মে কারখানায় যায়। বেলা একটা থেকে হ'টো পর্যাস্ত তাদের হুপুরের থাওয়া ও বিশ্রামের সময়। হু'টো থেকে চারটে পর্যাস্ত স্কুলের ক্লাস তথন তারা নিজেরা লেখাপড়া শেখে। বিকেল পাঁচটার সময় জলখাবার খাওয়ার পর রাত্রি দশটা পর্যাস্ত তারা ক্লাবে ক্ষ্র্তি করে। মাঝখানে সন্ধ্যা সাতটার সময় তারা নৈশভোজন শেষ করে' নেয়। এই ক্লাবগুলি ঠিক আমাদের এখানকার ক্লাবের মতো নয়। বাজে গল্পজবের মজলিস্ এখানে বসে না। বিকেল পাঁচটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যাস্ত, এই পাঁচঘণ্টা সময়কে ক্লাব বলা হয়। খেলার ক্লাব আছে, অভিনয়ের ক্লাব আছে, গানের ক্লাব আছে, আবার রাজনৈতিক ক্লাবও আছে। কাছাকাছি যে চিত্রকর থাকেন তিনি হয়তো সেই সময় এসে যারা চিত্রপ্রিয় তাদের ছবি আঁকতে শেখান। একদল হয়তো নিজেদের পত্রিকার





ছেলেরা শিক্ষকের বক্তৃতা শুনছে

কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কেউ কেউ আবার অর্কেষ্ট্রাতেও যোগ দেয়; দেশের রাজনৈতিক বিয় নিয়েও আলোচনা হ'য়ে থাকে। এইসব ছেলেদের ভিভর থেকে অনেকে চিত্রকর, গায়ক ও অভিনেতা হিসেবে বেশ স্থাতি অর্জ্জন করেছে। কেউ কেউ মিগ্রীর কাজকর্মে এমন দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে যে পরে তারা সেই সব দিকে বিশেষভাবে শিক্ষা পেয়ে দেশের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার হ'য়েছে। ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে এই সব বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। প্রতি বৎসর দশ, কুড়ি, ত্রিশ জন ছাত্রকে প্রত্যেক শিক্ষাগৃহ থেকে এই সব স্কুলে বিশেষ শিক্ষার জন্ম পাঠানো হয়। তোমরা হয়তো ভাবছো তাদের দিয়ে জোর করে' কাজ করিয়ে নেওয়া হয়, কিন্তু তা' নয়। তাদের কখন জোর করে' কোনদিন কিছু করানো হয় না, নিজেদের ইচ্ছামত তারা কাজ করে। একবার একটি অহঙ্কারী ছেলে বলেছিল, "তা' হ'লে তুমি চলে' যেতে পারো। এখানে থাক্লে কাজ করতে হবে। তুমি কি আমাদের মুখ থেকে খাবার ছিনিয়ে থেতে চাও ?" কিছুদিন পরেই দেখা গেল সেই ছেলেটি মন দিয়ে কাজ করতে আরম্ভ করেছে!

তোমরা হয়তো ভাবছ যদি কোন নৃতন ছেলে এসে কাজ করতে না চায় তবে তাকে কি ভাবে কাজ করানো হয় ? এসব বিষয় নিয়ে শিক্ষকরা মাথা ঘামান না। ছেলেদের



রাশিয়ার ছেলেমেয়ে শ্রীবিনয় ঘোষ

আশ্বিন ১৩৪৫

একটি সজ্ব আছে সেই সজ্বের সভা আহ্বান করে' এই সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। যদি তারা কোন উপায়েই তাকে আয়ত্তে আনতে না পারে, তা' হ'লে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের কর্ত্তবা শিক্ষা দেওয়া, তা' ভিন্ন তাঁরা আর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না, সব বিষয়ে ছেলেদের যভদ্ব সম্ভব স্বাধীনতা দেওয়া হয়। জীবনের অন্য অন্য কঠিন বিভাগের শিক্ষক তারা নিজেরাই, শিক্ষকরা দূর থেকে পর্যাবেক্ষণ করেই থালাস। তোমরা যেমন এথানে কেউ কোন দোষ করলে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে শিক্ষকের কাছে নালিশ করো, ওদেশের ছেলেরা সে-রকম করে না। তার। নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করলে—সময়মত আবার নিজেরাই মিটমাট করে' নেয়।

স্কুলের বা শোয়ার ঘর থ্ব সাধারণ গরীবের ঘরের মতো—কিন্তু থ্ব পরিকার পরিচ্ছন। মনে কোরো না যে কোন চাকরে তাদের এই সব কাজকর্ম করে দেয়। ছেলেরা নিজেদের কাজ নিজেরা করে। শৈশয থেকেই তাদের এমন শিক্ষা যে পরমুখাপেক্ষী হওয়ার প্রয়োজন জীবনে কোন দিন অমুভব করে না। বার্গিরি করবার মতো কারও বেশী পোষাক থাকে না। প্রত্যেকের একটি করে' টুথ্রাশ, চিরুণী, ছ'টি সার্ট, ছ'টি পাণ্ট আছে। নিজেদের আহার পর্যান্ত তারা নিজেরা পাক করে এবং নিজেরাই পালা করে' পরিবেশন করে। কারও অভ্যথ করলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে' আবার সে।ফরে এসে সকলের সঙ্গে যোগ দেয়। এইভাবে ছোটবেলা থেকে নিজেদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম তারা নিজেরাই করে' নেয়, ঘুম থেকে উঠে রাতে বিছানায় শুতে যাবার আগে পর্যান্ত তারা কাতরনয়নে পরের মুখের দিকে ফাল ফ্যাল করে' চেয়ে থাকে না। তাদের জীবন এই রকম অপরের ছায়ায় নির্মঞ্চাটে গড়ে' ওঠে না বলেই তারা ভবিম্বাতে নিজেদের পায়ে তর দিয়ে নিজেরা সোজা হ'য়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারে, আত্মবিশ্বাসী হয়, সত্যিকারের মামুষ হয়, কারণ স্ব শিক্ষার বড়ো শিক্ষা যে আত্মনির্ভরতা—তা' তারা দোলায় শুয়ে শুয়ে হয়্বরুত্বতে শেশে।

আর একটা জিনিষ তোমাদের লক্ষ্য করা উচিত, ছাত্রদের সঙ্গে শিক্ষকদের সম্বন্ধ এখানে ভাইবন্ধ্র মতো। ভোমরা যেমন তোমাদের মাষ্টারমশাইকে দেখে জুজুর মতো ভয় করো, ওখানকার ছেলেরা সেরকম করে না। রাশিয়ার শিক্ষকরা তাঁদের ছোট ছোট ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে খেলা করেন, গল্প করেন, আবার হাসিঠাট্রাও করেন। ছেলেদের ঘুণাক্ষরে জানতে দেন না যে তাঁরা জুজু-জাতীয় কোন জীব। ভয় দেখিয়ে বা পিঠের উপর বেত ভেঙে যে শিক্ষা দেওয়া হয় সে-শিক্ষার যে কোন সার্থকতা নেই তা' তারা জানেন। সেখানে মনের



ন্দাখিন, ১৩৪¢

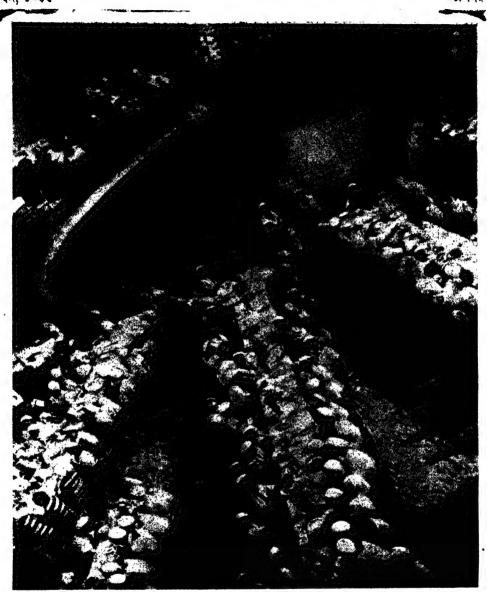

ৰাস্থ্যক্র গৃহ উভাবে রাশিয়ার অগ্রদূত শিওদল

মুক্ত আবহাওয়ায় শিক্ষার ফুল ফোটে। পল্লবিত হ'য়ে ওঠে, তার ডালে ডালে মিষ্ট ফল, রঙবেরঙের

রাশিয়ায় ছেলেমেয়ে শ্রীবিনয় ৰোষ



আখিন, ১৩৪৫

রাশিয়ার শিশুরা যে শুধু লেখাপড়া বা নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে তা নয়, তারা নিজেদের দেশকে এক মৃহুর্ত্তের জন্মেও ভূলে থাকে না। জাতির জীবনের গতিবিধির সঙ্গে তাদের জীবন যে জড়িয়ে আছে তা' তারা শৈশব থেকে বুরতে শেখে। দেশসেবা তাদের জীবনের সর্ববপ্রধান কর্ত্তবা। তোমাদের যেমন নিজেদের দেশ সম্বন্ধে জ্ঞান নিজেদের পাড়াটুকুর মধ্যে আবদ্ধ, দেশের মানুষ বলতে তোমরা যেমন প্রতিবেশী ভিন্ন আর কিছু জানো
না, দেশের হুর্দ্দশার কথা, দেশের অবনতির কথা, তোমরা যেমন বই-এর পাতায় বা খবরের
কাগজ পড়েই হাঁফ ছেড়ে বাঁচো, রাশিয়ার ছেলেমেয়েরা কিন্তু তা' করে না। দেশের
প্রত্যেকটি সমস্যা জানবার জন্মে তাদের যেমন আগ্রহ, তেমনি তার কবল থেকে মুক্তির
পন্থাও তারা চিন্তা করে, সকলে মিলিত হয়ে আলোচনা করে। দেশ ও সমাজকে তারা
শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। অক্লান্তভাবে তার সেবা করে তারা অগাধ তৃপ্তি ও আনন্দ পায়।

রাশিয়ার ছোট ভাইবোনদের কথা কিন্তু পড়েই যেন তেমন ভূলে যেও না। তারাও তোমাদের মতো ছোট ছোট ভাইবোন। কি ভাবে তারা দিন কাটায়, কি ভাবে নিজেরা শিক্ষা পেয়ে মামুষ হয়ে ওঠে, কি আদর্শে অমুপ্রাণিত হ'য়ে তারা জীবনের পথে চলে. তাদের নিবিড় দেশপ্রেম, গভীর আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের কথা আশা করি তোমরাও তোমাদের শ্লোজকার কাজের মাঝখানে মনে রাখবে।



## वाञ्चला वि

#### ্রীসুকুমার দে সরকার

কালশরীর বিলের জলে একটা রূপোলী ঢেউ শির শির করে এগিয়ে এল। শ্রবনের শুক্নো শরে হাওয়া ঢুকে বাঁশির মত মধুর আওয়াজ বচ্ছ আকাশে কেঁপে কেঁপে উঠে যাচছে। কালশরীর বিল, বিস্তৃত, উদাস, মরুভূমির মত দিগন্থে ছড়িয়ে আছে। যতদূর দৃষ্টি চলে জল আর জল। জলার পূব গা ঘেঁসে বন ঘন সবুজ থেকে ঘনতর হতে হতে কালচে সবুজ হয়ে অন্ধকারে মিশে গেছে। উষার ধুদর ছোঁয়াচ লেগেছে



বনের মাথায়। নিশুরক্ষ জ্ঞলার রূপোলী চেউটা শির শির করে আসতে আসতে শরবনে একটা সাপ হয়ে মিলিয়ে গেল। মাথার ওপর উঁচুতে যাযাবর বুনো হাসের ভাকে পৃথিবী যেন চমকে ঘুম থেকে জেগে সংগ্যের দিকে মুখ ফেরাল।

হাঁসের। সব আসছে।

অনেক দল এসে পৌছে গেছে, আরও আসছে। দূর দ্রান্থ দেশে শীতে জমে গেল হ্রদ জলা বাদা। সেথানে কুয়াশার সঙ্গে নামছে বরফ। হাসের। তাই গরম দেশে এল চলে। গরম দেশে শীতটা কাটিয়ে গ্রীয়ের আগেই তারা আবার ধরবে আকাশ পথ। এখন শীতের কুয়াশাভর। আকাশ, এখানে বুনো হাঁসের চিকণ ডানায় চিত্রিত হয়ে উঠল।

জলার ধারে শরবন থেকে উঠে জমীট। যেগানে ঢালু হয়ে উঠে গেছে, সেথানে সনুজ ঘাসে ঘন একটা জায়গা দেখে রঞ্জিলা তার বাসা বেঁধেছে। ুরঙ্গিলার বৌ দিনরাত ডিমের ওপর বসে আছে। কচি কচি সাদা ছধের মত ছটো ডিম।

রঙ্গিলা আকাশের দিকে চেয়ে বলল—দেখেছ এখনও সব এসে পৌছাল না। আর দেরী হলে পথে ঠাপ্তায় জনেই যে মারা যাবে। আমাদের এদিকে বাচ্ছাদের ফোটবার সময় হোল; রঞ্জিলার বৌ বলল—ভালয় ভালয় হয়ে গেলে বাঁচি।

- —কেন, এখানে আর ভয় কি <sup>y</sup>
- —তা কি আর বলা যায় ? চোথ জ্বা পেঁচাগুলোকে কিছু বিশ্বাস নেই। কোথা থেকে যে হতভাগা সাপের পো এদে আমার ডিম বাছাদের মেরে থাবে কিছু বলা যায় না—

ডানা ফুনিয়ে ঘাড় বেকিয়ে রঙ্গিলা গরব করে বলল—ও: আস্কু না একবার, ঠুকরে দেরে দেব না ! বৌ বলল—কত মুরোদ জানা আছে।

—"তোমার একটুও বিশ্বাস নেই আমার <del>গোর"—রহিলা জবাব দিল।</del>

বাসা থেকে উঠে রঙ্গিন ডানাটা মেলে রঙ্গিলা একবার বাটপট করে উঠল তারপর আকাশের দিকে মুখ তুলে রূপোলী স্বরে ডেকে উঠল—প্যাক প্যাক পে-মা-ক!



রঙিলা বৌ শ্রীস্তকুমার দে সরকার

আশ্বিন ১৩৪৫

তারপরে থপ-থপ করে সে নেমে এল জালার ধারে। জালার জালে টোটটা লাগিয়ে সে যেন একবার জালের স্বাদটা দেখে নিল, তারপরে আলগাছে নরম সাদা বুকটা জালের ওপর ভাসিয়ে দিয়ে পেছনে জালের শি।শিরে রেখা রেখে এগিয়ে পেল। জল এখানে গভীর নয়। নীচে নরম কালা মাটি, মাঝে মাঝে শালুক ফুটে আছে। টুপ করে গলাটা জালের ভেতর ভ্বিয়ে দিল রিশ্বলা, পেছনে পুচ্ছটা তার উঁচু হয়ে উঠল। এখানকার জালে আনেক শামুক গুগলী পাওয়া যায়। নিশ্চিম্ব মনে রিশ্বলা তার প্রাতরাশ সেরে নিল।

আকাশে স্থ্যদেবের সোনার মৃক্ট ঝলসে উঠেছে। বন থেকে ভেসে আদছে অছুত সব শন্ধ। দূরে দূরে হাঁসের। ভাসছে জলে। রঞ্জিলা কিরল ডাঙ্গার দিকে। গিন্ধীকে তার থানিকটা ছুটি দিতে হবে। সে সেবে নেবে প্রাতরাশ। ততক্ষণ ডিমের ওপর বসবে সে। রঞ্জিলা ভাসতে ভাসতে শরবনের গা বেঁসে ডাঙ্গায় এসে লাগল। একটা মূহূর্ত্ত। শরের গুচ্ছ চামরের মত রঞ্জিলার মাথায় হেলে পড়েছে, শিরশির করে কাঁপছে মৃত্ হাওয়ায়। রঞ্জিলা ডাঙ্গায় পা দিতে যাবে, কি যেন কিলবিল করে উঠল পার্মের নীচে। রঞ্জিলা পাঁকি করে ডেকে সরে যেতে গেল সাপটা তথন জড়িয়ে গেছে ভার পায়ে। ঝটপটে করে রঞ্জিলা গিয়ে ডাঙ্গায় পড়ল আর তীক্ষ ভাবে ডেকে উঠল—পাঁক পার্মিক।

একটা করণ চীংকার, সাপটা ছোবল মেরেছে রঙ্গিলার নরম সাদা বুকে! মৃত্যু-কাজর সে চীংকার কেঁপে কেঁপে আকাশে উঠে বনের ভেতর মিলিয়ে গেল।

#### ---পে-য়া-ক!

রঙ্গিলা ঢলে পড়ল শরবনের কোলে। কালে। সাপটা কিলবিল করতে করতে নেমে গেল। শরবনের শুকনো শরে বাতাস ঢুকে রঙ্গিলার করণ চীৎকার যেন উদাস জ্বলার ওপর ছড়িয়ে দিতে লাগল।

বাচ্ছারা ফোটবার আগেই বাপকে হারাল তার।।

চিকির কাছে পৃথিবীট। ভারী স্থানর এখন। হবে নাই বা কেন? ক্রুর্ডি মাধা তার শরীর নরম তুলতুলে। সোনালী উজ্জ্বল চোধ, ধারাল নথ আর দাঁত। অনেক বিশাস তার মনে। দে এখন মা ছাড়াই বলে চল। ফের। করে বেড়াতে পারে। বনের কন্দরে কন্দরে কত নতুন বিশায়—চিকি অবাক হয়ে যায়।বুড়ো বেঁজীরা চিকির মার্কে বলৈ—ছেলে এত বড় হোল এখনও সাপ মারতে শেধালে না এ কি ?

চিকির মা হাসে, বলে---রক্তের তেজ যাবে কোথায় ? ও শেখাতে হয় না, শভুরের সামনে পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।

চিকি এখন টুকটুক করে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। বনে খাবারেরও ভাবনা নেই নতুন জিনিসেরও আভাব নেই ভারী মজা। দেদিন সকালে চিকি বন থেকে বেরিয়ে এল জলার দিকে। বন এখন কেমন যেন জীবস্ত । দলে দলে হাঁসেরা নেমেছে জলায়। হাঁসেদের সাথে চিকির শত্রুতা নেই---তারা ত আর সাপ নয়। মা বলে দিয়েছে---খবরদার চিকি হতভাগা সাপগুলোকে কখন বিশ্বাস করিস নি! হাঁসেরা শাস্ত নিরীহ। তাদের চলা ফেরা জলের ভেতর ডুব দেওয়া ছিকির অন্তুত লাগে। চিকি এদিক ওদিক চাইতে চমকাতে চমকাতে এগিয়ে চলো।



বেলা বয়ে যায়; রঞ্জিলা এখনও ফিরল না। রঞ্জিলার বৌ ডিমেদের ওপর বসে বসে ভাবল---ডিম ফোটবার সময় হোল---তুলতুলে নরম বাচ্ছা হবে, তার এখন কত কাঙ্ক। তবু জীবনটা ত রাখতে হবে! তারও ত কিছু থাওয়া দরকার কিন্তু রঞ্জিলার ছঁদ নেই। সে বোধহয় এখন পেটুকের মত খেয়েই চলেছে। না: আর পারা যায় না!

রঞ্জিলা বৌ উঠল। দেখা হলে এমন ধমক দেব যে ব্ঝিয়ে দেব মজা। ডানা ঝাপটে উঠে এল দে। থপথপিয়ে চলল জলার ধারে। হায় রে! দে ত আর জানে না যে রক্ষিলা আর ইহজগতে নেই। রিদ্ধালা বৌরাগ করে গলা ফ্লিয়ে চলল জলার ধারে। দে জানে না যে ডিমগুলো একা ফেলে যাওয়ায় কি বিপদ এগিয়ে আসছে তাদের দিকে! প্রকৃত পক্ষে, চিকি যদি দেদিন এদিকে না বেড়াতে আসত তা হলে!—সাপটা গদ্ধে গদ্ধে টের পেয়ে ডিমগুলোর লোভে এগিয়ে আসছিল। ঘাদের মধ্যে সর সর । রিদ্ধালা বৌ একবার চনকে উঠল। সাপটা তখন ঘাদের মধ্যে নিংশদে স্থির হয়ে গেছে তাকে দেখে। মায়ের সামনে থেকে ডিম কেড়ে নিয়ে যেতে, অতি বড় শক্তিশালী প্রাণীও ভয় পায়। কোথাও আর শব্দ না শুনে রক্ষিলা বৌ আবার নিশ্চিত্ব মনে এগোল জলার দিকে। সাপও এগোল তথন। হাঁসের বাসার কাছে সে প্রায় এনে পড়েছে। কচি ডিমের লোভে জল ঝরছে তার চেবা জিভে আর একটু এগোলেই বাাস!

কিন্তু সাপ আর এগোল না। গায়ের রক্ত তার হিম হয়ে গেল। সামনে একজোড়া সোনালী চোপ আছুত ভাবে চেয়ে আছে তার দিকে। চির শক্ত বেঁজী সামনে, চুক্চুক্, চুক্চুক্ করছে তার লাল ম্থ। সাপ ফণা ধরে ফোঁস করে গর্জে উঠল।

চিকি এর আগে কখনও সাপ দেখে নি। সাপের সামনে পড়ে সে অবাক হয়ে চেয়ে দেখল—ওঃ এই সাপ ?

তার দৃষ্টিতে কোন রাগ নেই। দ্বির বিশ্বিত তার চোখ। কিন্তু সাপটা যেই ফোঁদ করে গর্জেক উঠল অমনি জন্ম জন্মের অন্তপ্রেরণার তার রক্ত গরম হয়ে উঠল। কিন্তু চিকিকে দ্বির দেখে সাপ ঝাঁ করে এক ছোবল মারল। বিত্যুতের মত একলাফে চিকি পেছিয়ে এল। ছোবল ফদকে সাপ আবার ফণা ধরে রাগে হিন্ হিন্ করতে লাগল। চিকি তখন যুদ্ধের জ্বল্যে তৈরী হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাপটা তলছে, সামনে চিকি পাথরের মত দ্বির। সাপটা তাক্ করে মারল আবার ছোবল। সে ছোবল যদি গায়ে পড়ত তা হলে পৃথিবীর আলে। চিকির ওইখানেই শেষ হয়ে যেত। কিন্তু চিকি বিত্যুতের মত সরে গেছে আর সঙ্গে সাপেটার মাথার ওপর দিয়ে চিকি মারল এক লাফ। সেই লাফের সঙ্গে তার ধারাল নথের ঘায়ে সাপের মাথাটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল।

#### - हिन् हिन् हिन् हिन्

সাপ মরিয়া হয়ে আবোর ভোবল মারল, আবার চিকির লাফ, আবার সাপের মাথা ক্ষত বিক্ষত। কিছুক্ষণ চলল এমনি। প্রতিটি ছোবলে চিকি সরে গিয়েই লাফ মারে আর তার নথের ঘায়ে সাপ ক্ষত



বিক্ষত হয়ে যায়। একটু একটু করে সাপটা নিজ্জীব হয়ে আসতে লাগল তারণরে এক সময়ে ল্টিয়ে পড়ল মাটিতে। তার ফণা আর উঠল না শৃত্যে। চিকির রাগ তথনও থামেনি। সাপটা ল্টিয়ে পড়তেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপরে তার ধারাল দাঁতে সাপটা টুক রা টুকরো হয়ে গেল। মূথে রক্ত মেথে চিকি ছুটে চলল বাসায়। চিকির মা গর্ত্তের ধারে বসে রোদ পোয়াচ্ছিল, তাকে দেখে চমকে বলে উঠল—ওমা এত রক্ত কিসের ?

—দাপ মেরেছি।

—"সাবাস!" বলে উঠল চিকির মা---তারপরে বুড়ো বেঁজীদের তেকে সে বলল---কেমন বলিনি যে শেখাতে হবে না প্রুড়ো বেঁজীরা ঘাড় নেড়ে বলল---ঠিক ঠিক!

শরবনের ধারে জলার কাছে এগিয়ে যেতে যেতে রঞ্চিলা বৌ ক্র্ স্বরে ডেকে উঠল—পাঁাক পাঁাক পাঁা-আা-ক!

এই ভাক বঙ্গিলার অনেক চেনা ছিল একদিন। এই ভাককে সে ভয় করত, জানত বৌট চটেছে। কিন্তু আজ কে সাড়া দেবে ? বঙ্গিলা বৌ একটু এগিয়েই দেখতে গেল তাকে। তার বুকা



পিৰ পিৰ পিক পিক

গেল।

वामाव नित्क। हात्र हात्र कि हान ? कि हान ?

ধ্বক করে উঠল। রঞ্জিলা পড়ে আছে কেন—নড়েও না চড়ে না! ও তবে কি? রঙ্গিলা বৌ তার কাছে এগিয়েই চীংকার করে উঠল। তারপরে চীংকার করতে করতে পাগলের মত রঙ্গিলার চারপাশে ছুটে বেড়াতে লাগল।

সাপের বিষে রঞ্জিলা নীল হয়ে গেছে। হুংখের প্রথম ধান্ধাটা কমতেই তার নীল রং নজর পড়ল রঞ্জিলা বৌএর। সাপে কামড়েছে! সে সাপটা কোথায়? তার বুক ভয়ে আবার ধ্বক করে উঠল। তার ভিমেরাযে খালি পড়ে আছে। দিকবিদিক জ্ঞান শৃশু হয়ে বঞ্জিলা বৌ উঠল

পথে থেতে রঙ্গিলা দেখল একটা মর। দাপ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বৌ এক মৃহুর্ত্ত থমকে দাঁড়াল ভারপরে ভার বাদায় অক্ষুট কি একটা শব্দ শুনে সে আবার পাগলের মত বাদার দিকে এগিয়ে

অফুট কল্ল মৃত্ একটা শব্দ-পিক, পিক, পিক পিক!

বাসার সামনে এগিয়ে যেতেই রন্ধিলা বৌ দেখল ডিম হুটো ফেটে তার মধ্যে থেকে হুটো রোঁয়।-হীন কচি কচি গলা ভার দিকে চেয়ে ডাকছে—পিক পিক পিক পিক।

ভয়ের তেওঁ তার শরীর খেকে নেমে গেল। কচি বাচ্ছাদের সে ঢাক রিদিলা বৌয়ের কাণে যেন মধু ঢেলে দিল। সে ছুটে গিয়ে ডানা ছুটো খুলে বাচ্ছাদের আগলে চাপা দিয়ে বসল।

## গৰুৱ গাড়ী

### শ্রীসতীকান্ত গুহ



সকালবেলা উড়িয়ে ধূলো কোথায় দিলে পাড়ি রাজামাটির পথটি ধরে' গুগো গরুর গাড়ি ? গরুর গাড়ি ঘুমের গাড়ি গুগো গরুর গাড়ি আমায় তুমি চিনতে পারো ? পথের ধারে বাড়ি। পথের ধারে বাসা আমার, ছোট্ট জানালায় খানিক দূরে রাঙাপথের রথটি দেখা যায়।

থুব সকালে রাভের তারা নিবলো আকাশেতে,
ফুল হয়ে কি ঝরল তারা ভোরাই স্থুরে মেতে ?
তখন হঠাৎ মিঠে হাওয়ায় ভেসে আসে গান,
শুনি পথের গান ধরেছে কেশব গাড়োয়ান।
পথের ধারে বাসা আমার, ছোট্ট জানালায়
খানিক দূরে রাঙাপথের গানটি শোনা যায়।

গরুর গাড়ি দোলন-গাড়ি ওগো গরুর গাড়ি, ধানের ক্ষেতে রোদ মেলেচে রঙীন আঁচল তারি। হালের বলদ তাকিয়ে থাক মনটি বোঝা ভার, মনটি কি তার যায় চলে ওই রাঙাপথের ধার ? পথের ধারে বাসা আমার ছোট্ট জানালায়, খানিক দূরে চন্ধা ক্ষেতের গন্ধ ভেসে যায়।

একটু বেলা উঠল যথন, জাগলো যত পাড়া,
পতিতেরা পুঁথি পড়েন, তর্ক করেন কারা !
গরলা পাড়ায় শামোলী দোয় নোলক পরা মেয়ে,
কুমোর ভিটেয় খুটি ধরে কে রয় পথে চেয়ে ?
পথের ধারে বাসা যাদের, তাদের মনে হায়
রাঙা পথের গানটি যেন ডাকটি দিয়ে যায়।







গরুর গাড়ি স্থপনগাড়ি ওগো গরুর গাড়ি,

ঢিমে তালে ছন্দ বাজে চাকায় যে তোমারি।

ছপুর রোদে আগুন রোদে আকাশখানা ঘেরা

তখন বাঁশের বাঁশি বাজায় গাঁয়ের রাখালেরা।
পথের ধারে তাদের বাঁশীর সুরটি এসে হায়,

ক্যাচোর কাাচোর গানে তোমার ঘুমটি ঢেলে যায়।

বিকেলবেলা গাছের ছায়া ঘুমোয় পথের ধারে জল আনিতে কে চলেছে চলন দিঘীর পাড়ে? তোমায় দেখে দেখে মনে সাধ জাগে না তার রাঙা পথে রওণা হবে বাপের বাড়ী তার! পথের ধারে এসে খোকন ডাক দিয়ে কয় আয়, সেই কথাটি যায় কি ভেসে তোমার কাছে হায়?

গরুর গাড়ি যাতুগাড়ি ওগো গরুর গাড়ি,
সাঁঝের আলো ছড়িয়ে দিলে আবীর ধূলো ভারি।
হাটুরেরা হাটের শেষে চলছে সারে সারে,
দিনের ছবি মিলিয়ে আসে রাভের অন্ধকারে।
ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর গানটি তথন ভেসে সাঁঝের বায়,
রাঙা পথের মনের কথা কাদের বলে যায়!

সাঁঝরাতে যে প্ৰআকাশে একটি তারা ফোটে কাঁস্রী পাড়ায় ঠন্ঠনাঠন আওয়াজ তবু ওঠে, সেই আওয়াজে তোমার চাকার শব্দ এসে মিশে, ঘুমপাড়ানী গানের স্থরে ছড়ায় দিশে দিশে, হঠাৎ হাওয়া গহণ বনে শব্দ তুলে' হায়, 'ঘুম এলোরে' বলেই চুপে চুপটি করে যায়।





গরুর গাড়ি কেমন গাড়ি ওগো গরুর গাড়ি,
কোন্ দেশেতে বিদেশ ভোমার, কোথায় ভোমার বাড়ি ?
রাঙামাটির পথ কি ভোমার ফ্রিয়ে কভু যায় ?
রাতের শেষে পৌছে কি যাও আপন ঠিকানায় ?
জানো ভূমি রাঙাপথের শেষে আছে পথ,
নদীর শেষে আছে জানো নীলটুপি পর্বতত ?



আছে আছে পথের শেষে আছে খেলাঘর, খেলাঘরের শেষে আছে বৃঝি স্বপন ঘর, স্বপন ঘরে জাগর দেশের আলো এসে পড়ে, সেই আলোতে পথের শেষে পথিক ফেরে ঘরে, সেই আলোতে কখন্ তৃমি আসবে বেলা শেষে, না জানি কোন্ লুকিয়ে থাকা ভুলিয়ে-দেয়া দেশে!





( পূর্ম্ব প্রকাশিতের পর)

### প্রীপ্রেচ্চেন্দ্র ঘির

আশ্চর্য্যভাবে ডাঃ ব্রুলকে বিকল হাউই বোট সমেত উদ্ধার করবার পর অনেক দিন কেটে গেছে। বুধের আকাশ ছাড়িয়ে শৃত্যপথে হাউইজাহাজ পৃথিবীর দিকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। দূরবীণ ছাড়াই এখনো বুধগ্রহকে মেঘের আবরণ সমেত দেখা যায় বটে, কিন্তু ক্রমশঃই তার আকার ছোট হয়ে আসছে দূর আকাশে।

ডাঃ ব্রুলকে অবশ্য সেই দিন থেকেই বন্দী রাখা হয়েছে কিন্তু সে শুধু তাঁর শয়তানীর ভয়ে নয়, তার চেয়েও আরো গুরুতর কারণে।

হাউই বোটটি উদ্ধার করবার পর ডাঃ ক্রালের খবর নিতে গিয়ে তাঁকে আহত অবস্থায় দেখবার আশঙ্কাই সবাই করেছিল, কিন্তু তার বদলে তাঁকে দেখা গেছে—বদ্ধ উন্মাদ। ডাঃ ব্রুল একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছেন। হয়ত বৃধের গহন অরণ্যে হারিয়ে যাবার পর নিদারুণ ভয়ে ও তৃশ্চিস্তায় অস্থির হ'য়ে, হয়ত সে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়ে হাউই বোটে আশ্রয় পাবার পরও আকস্মিক কল্পনাতীত ভূমিকম্পে বিহ্বল হয়েই তাঁর এয়কম মস্তিক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তা এ উন্মাদ রোগের বীজ হয়ত তাঁর ভেতর আগে থাকতেই ছিল। কারণ যাই হোক, ডাঃ:



ব্রুলের সমস্ত আগেকার অপবাধ ক্ষমা করলেও এখন তাঁকে মৃক্তি দেওয়া অসম্ভব। বিশেষ সতর্ক পাহারায় তাই তাঁকে একটি কামরায় বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

ডাঃ ব্রুলের ওপর যত আক্রোনই থাক তাঁর এ পরিণামে সবাই বিনেষ ছঃখিত। হের ভোগেলের মনেই অবশ্য আঘাতটা সবচেয়ে বেশী লেগেছে। সারাক্ষণ তিনি মনমরা হয়ে একা একা কাটান। এত বড় একটা কীর্ত্তির গৌরব নিয়ে পৃথিবীতে ফেরার যেন তাঁর কোন উৎসাহই নেই। ডাঃ ব্রুলের এই পরিণামের জন্যে নিজেকেই যেন তিনি অনেকথানি অপরাধী বলে মনে করেন।

সমর ও অজয় এপর্যান্ত অনেক চেষ্টা করেও তাঁর এই মনোভাব দূর করতে পারেনি। ক্রমশঃ তারাও কেমন বিরক্ত ও নিকংসাহ হয়ে পড়েছে। শৃত্যপথের দিন-রাত্রি-হীন জীবন একেই দারুণ এক্থেয়েমীতে তুর্বহ তার ওপর এই ব্যাপার।

একদিন কিন্তু অজ্যের আর সহা হলন।। বুধ গ্রহের চেয়ে পৃথিবীর আকারই তথন অনেক বড় হয়ে উঠেছে শৃত্যপথের কালীর মত কালো আকাশে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের টান প্রান্তির পাওয়া গেছে হাউই জাহাজের বিশেষ যন্তে।

সেই বিষয়েরই উল্লেখ করে অজয় হের ভোগেলকে একটু উৎসাহের সঙ্গে বল্লে—
"আর কি! পৃথিবী ত প্রায় পৌছে গেছি!"

হের ভোগেল কন্ট্রোল বোর্ডেই ছিলেন। নিতাস্ত উদাসীন ভাবে তিনি উত্তর দিলেন—"হাা।"

হঠাৎ অত্যন্ত চটে উঠে অজয় বল্লে—"শুৰু একটু ছোট্ট "হঁঁ।" কি মশাই। আপনার যেন পৃথিবীতে পৌছোন না পৌছোন ত কিছু আসে যায়না দেখছি।"

হের ভোগেল তার দিকে ফিরে একটু মানভাবে হাসলেন মাত্র। কোন উত্তর দিলেন না।

অজয় আরো বিরক্ত হয়ে ভোগেলের মনে আঘাত দেবার জন্তেই রুঢ়ভাবে বল্লে— "ডাঃ ব্রুলের জন্ত আপনার যদি এতই দরদ তাহলে অত ফন্দি ফিকির কেন করেছিলেন! যথন ডাঃ ব্রুলেরই হাউইজাহাজ চুরি করে তাঁকে তাড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন, আমাদের প্যাচে ফেলে দলে ঢুকিয়েছিলেন তখন এ দরদ ছিল কোথা!"

হের ভোগেল কোন উত্তর দেবার আগেই অজয়ের বদলে সমর বল্লে—"আসল কথা আপনি যে ডাঃ ব্রুল নন ডাই আমি বিশ্বাস করিনা!"

এবার হের ভোগেল হেসে বল্লেন—"কেন বলুনত!"



পৃথিবী ছাড়িয়ে শ্রীপ্রেমেক্স মিত্র

আশ্বিন ১৩৪৫

"আমরা ডা: ব্রুলের ছবি দেখেছি—তার সঙ্গে ষ্টাইনের চেহারার কোন মিল নেই। সে আপনারই মুখ, শুখু তফাৎ নাকের।"

হের ভোগেল খানিককণ চুপ করে থেকে কি ভেবে নিয়ে বল্লেন—"শুমুন ভাহলে, আপনাদের সব কথা তাহলে ভেঙে বলি। কেন আমার ছবিই ডাঃ ব্রুলের বলে চলেছে, কেন ডাঃ ক্রলকে হটিয়ে তাঁর হাউই জাহাজ আমি দখল করবার চেষ্টা করেছি সব ভাহলে বুঝতে পারবেন। আপনারা যে ছবি দেখেছেন তা সত্যিই আমার। কিন্তু তবু আমি ডাঃ ক্রল নই। আমি ডাঃ ক্রলের সহকারী। তাঁর সঙ্গে গত দশ বংসর আমি কাজ করেছি। প্রাইন বলে যাঁকে জানেন সত্যিই তিনি ডাঃ ব্রুল। তিনি যেমন অসাধারণ বৈজ্ঞানিক তেমনি দাস্তিক নিষ্ঠুর স্বার্থপর। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ক্রার মন। বিজ্ঞানের প্রতিভা যে শুধু নিজের ও দেশের স্বার্থের জন্মে নয় সমস্ত মানুষের কল্যাণের জন্মে ব্যবহার করা দরকার এ কথা বোঝবার ক্ষমতাই তাঁর নেই। তিনি আশ্চর্য্য সব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন, কল্পনাতীত নানা যন্ত্র উদ্ভাবন করেছেন কিন্তু তাঁর কল নিজের জাতি ছাড়। আর কেউ তা পায়নি। পাছে বিদেশী কোন গুপ্তচর তাঁর কাজের সন্ধান পায় ব। তাঁর কোন ক্ষতি করবার চেষ্টা করে এই ভয়ে তিনি শুধু তাঁর পরীক্ষাগারের ঠিকান। নয় নিজের পরিচয় পর্যান্ত গোপন করেছেন। গতে দশবৎসর ধরে তাঁরই ইক্ষায় ডাঃ ক্রল বলে আমি পরিচয় দিয়ে এসেছি। তাঁর নামে সর্বত্র আমার ছবি বার হয়েছে। অত্যন্ত অন্তরঙ্গ কয়েকজন ও জার্মাণীর হর্তাকর্তাদের কয়েকজন ছাড়া কেউ এ রহস্ত জানেনা। হাউই জাহাজ তাঁর শেষ অসাধারণ উদ্ভাবন। এ কাজে তাঁকে আনি সাহায্য করেছি কিন্তু তাঁর গোপন উদ্দেশ্য জেনে মনে মনে ভীত হয়ে উঠেছি। হাউই জাহাজ দিয়ে নতুন গ্রহ জয় করে তিনি মানুষের গৌরব ও অধিকার বাড়াতে চাননি, একটি জাতকে অ্যায়ভাবে শক্তিমান ও বড় করে তুলে পৃথিবীর অকল্যাণ ডেকে আনতে চেয়েছেন। তিনি অত্যন্ত গোপনে এ হাউই জাহাজ নিয়ে অভিযান করবার মতলব করেছিলেন। তাঁর একমাত্র সহকারী থাকবার কথা আমার। কিন্তু আমি সমস্ত মানুষের মুখ চেয়ে তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকত। করেছি। শুধু একটি জাতির জত্যে নয় সমস্ত পৃথিবীর হয়ে আমি বুধগ্রহ জয় করতে চেয়ে-ছিলাম। সেই জন্মেই তাঁকে বন্দী করে রেখে আমায় অন্ত সহকারী খুঁজতে হয়েছে। নতুন গ্রাহ জয়ের গৌরব যাতে কোন একটি বিশেষ দেশ না দাবী করতে পারে সেই জন্মেই আপনা-দের মত পরাধীন দেশের লোককে আমি বেছে নিয়েছিলাম। আপনাদের প্রথমে আমি যে कथा विल त्म आमात निष्कत कथा नय, - ७१: ब्लानत । ७१: ब्लाटक वन्मी कत्रल छात অসম্মান আমি করতাম না। কিন্তু তিনি নিজে থেকে মুক্ত হয়েও যে হাউইজাহাজে লুকিয়ে



থেকে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবেন তা আমি ভাবিনি। নিষ্ঠুর ভাবে তিনি যে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করেছিলেন তার জ্বস্থে সতি৷ এখন আর আমার তাঁর ওপর রাগ নেই। তিনি যেনন লোকই হোন, তাঁর কাছে অনেক বিষয়ে আমি ঋণী। এত বড় একটা প্রতিভাকে এই অবস্থায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি এই আমার তঃখ। তাঁর এ অবস্থার জ্বন্থে আমিও যে খানিকটা দায়ী একথা আমি ভুলতে পারছিনা।"

হের ভোগেল চুপ করলেন। এই রুক্ষ চেহারায় প্রোঢ় জার্মাণের চোশের পাত। তথ্য সভিন্ন হয়ে উঠেছে।

ভাঃ ক্রানের পতি বিশেষ কোন সহাত্ত্তি না থাকলেও সমর এবং অজয়ও তথন বেশ অভিভূত হয়ে গেছে।

খানিককণ ধরে তারা বুকের কেমন যেন একটা কষ্ট বোধ করছিল। হঠাৎ সমরের মনে হল এত শুধু ছাদয়ের আবেগের দরুণ কষ্ট নয়। সে অজয়ের মুখের দিকে চাইলে— তারপর সাহস করে ঘরের স্করতা ভেক্সে বল্লে—"কি রকম একটা মনে হচ্ছেন। গ

গজয় এবং তের ভোগেল তৃজনেই যেন সাচ্চন্নতা কাটিয়ে উঠে বল্লেন—হঁটা, কিরকম একটা সম্ভূত লাগছে! •

বলতে বলভেই-–হের ভোগেল উত্তেজিতভাকে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লেন—"বাতাস, বাতাস! এয়ার খ্লাণ্টে কি গণ্ডগোল হয়েছে, ব্যতে পারছেন না অক্সিজেনের অভাব!"

"স্ক্রিজেনের সভাব! কিন্তু এয়াও প্লাণ্ট যে ঘণ্টা দশেক সাগে সামর। তদারক করে এসেছি। কোন গোল তখন ছিলন।"

বলে সমর হঠাৎ কি মনে করে টেলিভিদন যান্ত্রের একটি বোতাম শশব্যস্ত হয়ে টিপে দিলে। একটি সন্ধীণ ঘরের ছবি সেখানে ফুটে উঠতেই দেখা গেল তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

অজয় ও হের ভোগেল ব্যাকুলভাবে বল্লেন—'কি হয়েছে কি !'

সমরের গল। দিয়ে অক্ষৃত্ত ধরে বেকল—"আমি জানতাম। এয়ার প্রাক্তের গণুগোল বলতেই আমি এই ভয় করেছিলাম।"

''কি জানতে ?''— অক্সয় তীক্ষ গলায় ক্লিক্সাসা করলে।

"ডাঃ ক্রল আর আমাদের বন্দী নেই। তাঁর কামর। শৃষ্ঠ !"

আগামী মাসে সমাপ্য

## वारध्य श्वला

#### শ্রীধরণী সেন

তার নাম ছিল যুং-জ। অবশ্য এটা তার সার্কাসী ছ্লানাম।

ওয়াই-সার্কাদে প্রতি রাত্রে হাজার লোকের সমনে যুং-স্ত দেখাত বাঘের খেলা। গোটা বারে। কেঁদো কেঁদো বাঘ নিয়ে নানা থেলা নানা কসরং দেখান তার নিত্য নিয়ম ছিল। তোমবা কে না সার্কাদে বাঘের খেলা দেখেছ—চাবুক ও চেয়ার হাতে নিয়ে বাঘেদের দৌছবাঁপ করান. পিপের ওপর তাদের দাড়ান, আগুনের আংটার মধ্যে দিয়ে লাফ দেওয়া এসব দে খ তোমাদের কেমন ভয় ও আননদ তুই-ই হয়েছে।

ভয় হবার কথাই। বনের বাঘকে ধমকে ছেলেখেলা করান বড় চারীখানি কথা নয়। কিছু ওস্তাদ যুং-স্থাপন বাঘের খেলা দেখাত, ওরে বাপ ! বারোটা বাঘের সে ভয়ন্তর চীংকার শুনে ছোট ছেলেমেয়ের। কেনে উঠত। আর তার খেলাও ছিল একট আলাদা ধ্রণের।

কিন্তু ওয়াই-সার্কাসের একশ এক রাত্রে যে থেলা দর্শকর। দেখেছিল সে সতি।ই বাহের থেলা। কিন্তু কি করণ মন্দ্রস্পশীযে সেথেল। ইয়েছিল, ত। আমুদে দর্শকের। প্রভাক্ষ করেও কি কিছুমাত্র অন্তত্ত্ব করেছিল ?

ওয়াই-সার্কাসে যুং-স্থ যেমন দেখাত বাথের থেলা, তেমনি আর এক ওন্তান দেখাত সিংহের থেলা। এই সিংহ পেলোয়াড়ের নাম ছিল ওকামা। লোকটা ছিল যেমন ধুর্ত্ত তেমনি শয়তান। যুং-হর সঙ্গে ওকামার প্রায় কথা কাটাকাটি হত। অবশ্য স্থক করত ওকামাই: পাকা ওন্তান কে আর বাঘ বড় না সিংহ বড় ? কিছু সে মীমাংসা আজ প্যায় হয়নি। তা'না হোক, ওকামা লোকটি সত্যি ছিল একটা শয়তান। রোজ থেলা দেখাবার আগে করত কি, চুপিচুপি সিংহগুলোকে সে আফিম খাইয়ে রাখত। কাজেই থেলার সময় সার্কাসে দর্শকদের সামনে সিংহগুলোকে নিয়ে সে যা খুসী তাই কংতে পারত। আর এ কথা কেউ বিন্দুমান্ত্রও জানত না। যথন ওকামা তার কাঁচা মাথাটা সিংহের মন্ত হাঁ'র মধ্যে চালিয়ে দিত ও আবার আন্ত মাথাটাই বের করে আনত তথন দর্শকদের ঘনখন হাততালি পড়ত! আর ওকামা এই মিছে গর্কেও বেশ ফ্লে উঠত।

কিন্তু ওয়াই-সার্কাসের লোকেরা জ্বন্ধান্ত থেলোয়াড় ওস্তাদের। মদগর্কিত ওকামাকে মোটেই পছন্দ করত মা। তারা যুং-স্কুকেই ভালবাসত।

বৃৎ-স্থ-ক্ষরতা নানা হংশাহসিক থেলা দেখাত কিন্তু বাঘের মুখে ক্ষে তার মাথাটা গলিয়ে বাজে বাহব। নেবার পক্ষপাতী ছিল না। তার ছোটু বয়স থেকে সে বাঘেদের দেখে আসছে। তার বাবা ছিলেন মন্ত শিকারী,



তিনি তাকে কত বাঘের ছানা উপহার দিয়েছেন। পাকা শিকারী হিসেবে সে জানে বাঘের শিরায় শিরায় বনের উষ্ণ রক্ত বইছে, বাঘের মজ্জাগত প্রবৃত্তি ও সংস্থারে হা দিতে সম্ভতঃ যুং-হু কথনও রাজী নয়। না, সে জানে বাঘকে সে ধরণের শিক্ষা দিলেও মাহুষের কাঁচা মাথা তার মুখের মধ্যে দেওয়া মানে আঁতে ঘা দিয়ে তাকে রাগান। তাকে তাতে পোষ মানান যায় না। বনের পশুদের নিয়ে এই ছেলেখেলা, এইধরণের অস্থাভাবিকভার ধার দিয়েও সে বেত না।

যুং-স্থর মনে হত ওকামার সিংহগুলো বনের পশু নয়, যেন পোষমানা কুকুব। তার কেমন সন্দেহ হত। তার ফুই-স্থকে কেউ কেউ বিদ্রাপ করতেও ছাড়ত না—যুং-স্থ মুখ বুজে থাকত কিছু বলত না। বরঞ্চ তার বাবেদের নিয়ে শক্ত শক্ত জিমনাষ্টিক থেলা সে দেখাত ও তাতে সে নিজে বেশ খুসী হত। বাঘগুলোর মেজাজ্ বোধহয় খুসী থাকত।

কিন্তু বেশী দিন এমন গেল না।

একদিন ওয়াই-সার্কাদে বাংলাদেশের 'স্থন্দর বন' থেকে এক মন্ত 'রয়েল-বেঙ্গল' মাকা বাদের আমদানী হল। কে একজন শিকারী এই বাঘটিকে সার্কাদে ভেট পাঠিয়েছে। যুং-স্থর ওপর এর ভার পড়ল! চমংকার প্রকাশু ভেজী বাঘ, লিক্লিক্ করছে তার গড়ন, কালো আর হলদে ভোরা-কাটা দাগে তার দেহ যেন শিল্পীর আঁকা। রং করা তার মন্ত মাথা, ধুসর বর্ণের জল্জলে হুটো বড় বড় চোগ! এক কথায় তাকে দেখলেই যেমন তথনই আদর করতে ইচ্ছে করে, তেমনি তার নাগালের কাছেও যেতে হংকম্প হয়। যুং-স্থ একে দেখে ভারী খুসী হল। সে তার নাম রাগল—'শের সা'। বাঘটা কেমন যেন আলাদা রকমের; না, সার্কাসের অক্যান্ত বাঘেদের মৃত্ত মোটেই নয়। আভিজাত্যে ও সৌন্দর্য্যে বাঘটা যেন কোন অনাবিষ্কৃত দেবতাদের অরণ্য থেকে মর্ত্তের মান্ত্রদরের পরীক্ষা করতে নেমে এসেছে!

আন্তে আন্তে যুৎ-স্থ শেরসার সঙ্গে বন্ধুজ করে ফেললে। ছজনে তাদের ভারী ভাব হয়ে গেল। ক্রমশঃ যুৎ-স্থ তাকে নানা থেলা নানা আদব কায়দা শিবিয়ে ফেললে। কিন্তু সে কথনও তার হাতে পিন্তুল বা চাবুক রাথত না। তার মিষ্টি কণ্ঠস্বরে ও চোথের ভাষায় যুৎ-স্থ শেরসাকে বশ করে ফেললে। বেশ একটা স্থলর বোঝাপড়া তাদের যেন হয়ে গেল। শেরসার অভ্ত খেলা দেখে সার্কাসের দর্শকরা ঘনঘন হাততালি দিতে লাগল। এক একটা খেলা দেখান হয় আর তুমুল হাততালির মধ্যে যুৎ-স্থ ও শের সা পরস্পারের দিকে ক্লভ্তভাতিত দেখে। চোথের ভাবে যেন শের সা বলে: বন্ধু, তুমি আমাকে জিতে নিছে। কিন্তু দেখো বন্ধু, মিছে উত্তেজনার মধ্যে আমার আত্মর্য্যাদার কথাটা যেন তুলে যেয়ো না। অঞ্গান্ততঃ এসে।, 'হাও-সেক' করি—আর আবার তুমুল কোলাহলের মধ্যে শের সা ও যুৎ-স্থ 'হাও-সেক' ক্লরত।

তারপর খেলা শেষ করে শের সা খাঁচায় ফিরে গিয়ে যেন সিঃখাস ফেলে বাঁচত। ওয়াই সাকাসের কোলাংল, হট্টগোল, বিচ্যুতের এই জোরাল খালো, অচেনা লোকজন শেরসার একটুকুও ভাল লাগত না। তার বন্ধু যুং-হুর প্রতি মুশ্ব হুয়েই সে যেন যা ক্লিক্স করত।



আপিন, ১৩৪০

শেরসা ও যুং-স্থর এই থেলা দেখে ওকামার চোপ ঈর্ষায় জলে উঠত। কিন্তু সে বুঝলে এ বাঘটা যে সে বাঘ নয়—যেমন বিনীত তেমনি আবার ছন্দান্ত। মনে মনে ওকামা ফন্দি ভাঁজতে লাগল।

শেরসার খেলা দেখে সার্কাদের অন্য বাঘগুলো আশ্রেষ্ট হয়ে যেত। তারা ভাবত কি রকম বাঘরে বাপু! বড় বোকা তো—হাতের কাছে নিরস্ত্র কাঁচা শিকার পেয়ে ছেড়ে দিছে। কিন্তু শেরসা তাদের মোটে ভ্রাক্ষেপ করত না। প্রকাশু বীরের মত সে ভাবত: এতটুকু মাঞ্চুযের কাছে আবার গায়ের জোর দেখাব কী! তাকে ভালবাসাই যায় আর যুং-স্থকে তার ভারী ভাল লেগে গিয়েছে। এক একবার তার নিজেরই ভাবনা হত। বখন যুং-স্থ তাকে পিপের ওপর থেকে জলন্ত আংটার ভেতর দিয়ে তার দিকে লাফাতে বলত, নিমরাজী হয়ে লাফাবার সময় শেরসার মনে হত—যুং-স্থর ঐ ঘাড়ের ওপর গিয়েই সে পড়ল বুঝি!

কিন্তু অমন ভূল সে কোনদিন করেনি। কেবল শাস্ত চোথের ভাষায় মৃত্ত ভংসনা করে সে যেন যুং-স্থাকে বলত—এসব কিন্তু আমার ভাল লাগে না বাপু। এ রকম মারাত্মক পেলায় যুং-স্থাকে সে এড়াতে চায়। রাতের পর রাত ওয়াই-সাকাসে যুং-স্থাভার শেরসাকে নিয়ে এই রকম আশ্চয় থেলা দেখাত।

কিন্তু একশ রাতের পরের রাতে শেরদা একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

আর সেই রাতে ছাই ওকামা কার শয়তানী ফন্দী আঁটিলে। সার মুং-স্থ সেও বুরি। উত্তেজনার বশে শেরসার আজন্মগত সংস্কারে প্রথম যা দিলে।

সেদিন সন্ধায় ওকামা যুং-স্থকে বললে: যতই তুমি শেরকে নিয়ে তোমার ঐ জিমনাষ্টিক কর না কেন হাঁ, মাথা গলাও দিকি ভায়া ওর হাঁ'র মধ্যে তবে বুঝি, হাঁ, তুমি ওন্তাদ বটে। আজ রাতে দেখা যাক্ আমার হরজা (তার সিংহদলের একটা বড় বুড়ো সিংহ) আর ভোমার শেরসার খেলা। দেখা যাক্, কার খেলায় বেশী হাততালি পড়ে।—বলে বক্ত হেসে ওকামা সরে পড়ে। যুং-স্থর সামনে বেশীক্ষণ দাড়াতে সে ভয়ও পায়।

ত্বণায় যুং-স্থা মুখ লাল হয়ে ওঠে কিন্তু সে একটি কথাও বলে না। না, শেরদার প্রতি অক্যায় অস্বাভাবিক ব্যবহার কিছুতেই সে করতে পারে না। কিন্তু এই সয়তান ওকামাটা—!

অথচ হঠাৎ যুৎ-স্থ শেরসার থাঁচার দিকে চলল। গিয়ে সেথানে শেরসাকে তুচারটে কটি খাওয়াবার রূথা চেষ্টা করে জানালে সে তার মাথাটা তার মূপে চালিয়ে দিতে চায়। কিন্তু শেরসার চোথ দিয়ে আগুণ বেক্লতে লাগল, ভাবে গতিকে শাসিয়ে সে যুৎ-স্থকে জানিয়ে দিলে সে তার মাথাটা সে ছুঁতে চায় না। না, আলগোছে মুখের ভেতর সে এমন কিছুই রাখতে চায় না যা সে চিবিয়ে ফেলবে না। এরকম খেলা বাবেদের মধ্যে চলে না।

যুৎ-স্থ বুঝলে তার অত্যন্ত ভুল হয়েছে। শেরসার প্রতি সে গভীর অবিচার করতে গিয়েছিল। শের-সার পিঠ চাপড়ে জানালে যে, না কিছুতেই সে তার সঙ্গে এই অস্বাভাবিক ব্যবহার আর করবে না। তথন আবার তাদের ভাব হয়ে গেল।



न्यान्त्रिन, ১७৪৫

সে রাত্রি ওয়াই-দার্কাদের একশএক ও শেষরাত্রি।

সমস্ত গ্যালারী লোকে লোকারণা। বোথাও এতটুকু জায়গা নেই, চারিদিকে লোক গিজ্গিজ্ করছে। নানারকন থেলা হবার পর এবার হবে বাঘ সিংহীর থেলা। বাাও বাজা শেষ হয়েচে। এবাব যুদ্ধের বাজনার মত ডাম বাজতে স্ক হল। দর্শকের। খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল। ছোট ছেলেমেয়ের। অজানা আশিক্ষায় কেঁদে উঠল।

পেলা শ্বক্ষ হয়েছে। সার্কাসের মধ্যিখানে পাশাপাশি তুটো প্রকাণ্ড রিং, চারিদিক শক্ত লোহার রেলিং দিয়ে বেরা। একটাতে ওকামার সিংহের খেলা আর একটাতে যুং-স্কর বাবের খেলা স্ক্রক হল। সেকি খেলা! ঘনঘন তুমুল হাততালির মধ্যে তুজনেই উৎসাহে খেলা দেখাতে লাগল। ড্রামের বাজনা আর পশু মান্তবের চীংকারে সে মধ্যরাত্রেও ওয়াই-সার্কাস ভেকে পড়তে লাগল।

কিছ শেরসার সঙ্গে থেলার সময় যুং-ছ কি তার প্রতিজ্ঞার কথা ভূলে যাবে! শেরসাও কি তার বন্ধু তার গুরুতক ভূলে নিজের মজ্জাগত জঙ্গলী রক্তে হিংস্র হয়ে উঠবে!

ওকামার রিংএ সিংহগুলো বিরাট গর্জনে তাদের প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে ওকামার চাবুকের ইঞ্চিতে নানা শেকা দেখিয়ে বাংবা পেতে লাগল যুং-স্থও আজ কেবল চোথের ইসারায় তার রিংএ বাঘেদের শক্ত শক্ত থেলা দেখিয়ে চলল, বাহবা সেও পেতে লাগল কিন্তু তার মনে হতে লাগল ওকামাই যেন বেশী হাততালি পাচ্ছে। যুং-স্থর কপালের শিরাগুলো এই প্রথম বুঝি ইবায় ফুলতে লাগল।

ওয়াই-সার্কাদের একশ এক কালরাত্রি নিঃশব্দে তুপ্সহরে এগিয়ে চলেছে। সার্কাদের তাঁবুর ফাকে অন্তরালে রহস্মায় মিশমিশে আকাশ যেন কোন গভীর ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে নিঃশব্দে নীচেকার বাঘে-মাস্কবের বোঝাপড়ার অপেকা করছে।

ওকামার খাঁচায় ত্রজার খেলা আর যুং-স্তর খাঁচায় শেরদার খেলা এবার হক হচেছে। শেরদা যুং-স্তর চোথের ভাষায় যে খেলা দেখায়, ত্রজা দক্ষে দক্ষে ওকামার চাবুকের গর্জনে দে খেলা দেখায়। ওকামার চাবুকের শানিত আওয়াজে ওয়াই-দার্কাদের তাঁবু কে.ট যেতে থাকে। যুং-স্তর কণ্ঠস্বর ও চোথের ভাষায় শেরদা নিঃশব্দে খেলা দেখিয়ে চলে। যুং-স্তর হাতে পিন্তল নেই, চাবুক্ত থাকে না।

লক্লকে আগুনের আংটার মধ্য দিয়ে শেরস। সহজে একলাফে পার হয়ে গেল। সঙ্গে স্বন্ধাও অস্তু রিংএ আর একটা আগুনের আংটা সগর্জনে পার হয়ে গেল। শেরসা ও ত্রজা পরস্পর এরকম কয়েকটি থেলা দেখিয়ে দর্শকদের মধ্যে তুমুল উত্তেজনা সৃষ্টি করল।

আবার ভাম বেজে উঠল আর দর্শকেরা নিংখাদ বন্ধ করে দেখল ওকামা তার কাঁচা মাথাটা অনায়াদে ত্রজার বিরাট মুধ্যহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দিলে !

শেরসা হতভাগ্য ছরক্ষার এই নিজাব থেলা দেখে অবাক হয়। ভাবে বুড়ো সিংহটার কি হয়েছে ! কিন্তু ওকামার দিকেই তার হিংল্ল দৃষ্টি পড়ে থাকে। ওকামার প্রতি তার ও যুৎ-ত্বর মনের ভাব ভিন্ন রক্তেও একই তাল দিতে থাকে।



আবার যথন ওকাম ভার কাঁচা মাথাট। আন্তই ত্রজার মুথের ভেতর থেকে বার করে নিয়ে এল তথন তুমুল হাততালি আর্ঘন ঘন শিষ পড়তে লাগল। ধুর্ভ ওকামা দর্শকদের দিকে তিনবার লম্বা কুর্নীশ করে। বক্রদৃষ্টিতে যুং-স্থর জিকে চাইলে। আর অমনি হাজার লোকের ফুর্তির দৃষ্টি গিয়ে বিধল যুং-স্থর ওপর। তামাসা দেখবার জন্ম তারা রীতিমত প্রসা থরচ করে এসেছে।

উত্তেজিত হয়ে যুং-স্থ ভারল যা হবার হোক, শেরকে ভার হা'ব মধ্যে আমার মাথাটা একবার নিতেই হবে—তা দে তার ভাল লাশুক বা নাই লাগুক। এরকম ক্ষিপ্ত হয়ে যুং-স্থ অন্ত বাঘগুলোকে রিং থেকে সরিয়ে দিলে। ভয়ে ভয়ে বাঘগুলো কেন্ধপ্রটিয়ে নিঃশব্দে সরে পড়ল। শেরসার এটা ভালই লাগল। অন্ত বাঘগুলো সে মোটে পছন্দ করত না। এবার একা একা দে যুং-স্থর সঙ্গে ভার সবচেয়ে ভাল পেলাটা দেখাবে। ভারপর সে ভার নিজের গাঁচায় ফিরে যাবে আর ভার বন্ধু যুং-স্থ তার কাছে গিয়ে আদের করে বলবে—সে কি চমংকার বাঘ!

স্থির শান্ত হয়ে শেরসা যুং-স্থর পরিচিত ইঞ্চিত্রে অপেক্ষা করতে থাকে।

কিন্তু যুং-স্থ তার শেষ ধেলার মধ্যে না গিয়ে হঠাং যথন তাকে রিংএর মধ্যস্থলে ইসারায় ডাকলে শেরসা ভারী আশ্চগ্য হয়ে গেল। চোথের ভাষায় শেরসাকে তার আরো কাছে আসতে ইঞ্চিত করে যুং-স্থ চুপিচুপি বললে: বন্ধু, একবারটি তুমি আমার থাতিরে এটা কর—করবে না ?

চারিদিকের সে তুমুল কোলাংল সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শেরসা তার জ্ঞলজ্জলে প্রশান্ত চোথে বললেঃ বন্ধু, এরকম তো কথা ছিল না। না, এ অহুরোধ, তুমি কোরো না। আমি আজ বড় ক্লান্ত। আমি আজ বড় ক্লিত। শেষ খেলা করে আমি খাঁচায় ফিরে যেতে চাই।

কিন্তু যুং-স্থ শেরদার চোথের ভাষা কি আজ আদবেই ব্যতে পারলে না! হঠাং ভীষণ উত্তেজিত হয়ে দে শেরদার বিরাট মুখটা সজোরে খুলে ফেলে নিজের মাথাটা তার হাঁ'র মধ্যে চালিয়ে দিলে। আর—আর শেরদার দাতগুলো মৃহুর্ত্তে অকঝাৰিয়ে উঠল, তার প্রকাণ্ড মুখখানা নিঃশদ্দে, যেন আপন প্রবৃত্তিবশে তার নিজের যেন শত অনিচ্ছাসত্তেও যুং-স্থর নরম গলার ওপর আত্তে আতে বৃজ্জে এল।

#### একমুহূর্ত্ত মাত্র !

ষথন শেরদা তার দাত আলগ। করে ফেললে—ড্রামের বাজনা বলির বাজনার মত হঠাং থেমে গিয়েছে, চারিদিক কেমন যেন সব থমথমে নিঝুম হয়ে পড়েছে! কোথাও এতটুকু টুঁশল নেই। শেরসার সেদিকে কিন্তু কোন ক্রকেপ নেই; সে কেবল আশ্চর্য্য হয়ে ভাবছে—যুং-স্থ কেন অমন চুপ হয়ে পড়ে আছে! চারিদিকের লোকেরা কেবলমাত্র তো নিংশাস বন্ধ করেছে সে এমন কিছুই নয়। কিন্তু যুং-স্থ যে তার থাবার মধ্যে পড়ে আছে তার থেলা এখনও শেষ হয়নি কী? সে তো উঠছে না। শেরসার দিকে সেভে। আগেকার পরিচিত সে মিষ্ট চাহনি দিয়ে কিছু তো বলছে না!

যুৎ-শুর স্থির ঘোলাটে চোপের দিকে শেরদা কতক্ষণ নিম্পালক চেয়ে রইল। চোপের মধ্যে শেরদার দমন্ত ব্যাকুল আত্মাটা যেন থমকে স্থির হয়ে রইল—কপন্ তার প্রিয় বন্ধু তাঁর প্রভূ যুৎ-শ্বর আত্মা উঠে তার সঞ্চে মিলিত হবে!



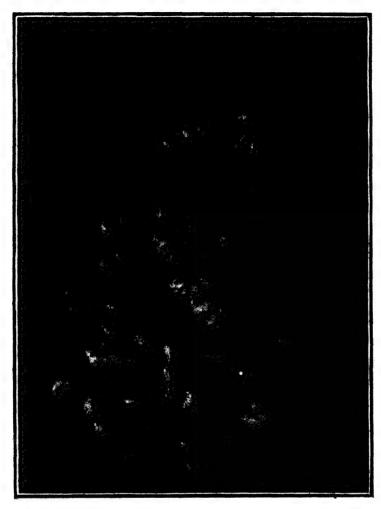

কি করণ সে চীৎকার--।

কিন্তু ওয়াই-সার্কাদের দে গুরু রাতের বেন সহস্র প্রথর কেটে গেল, কিছুই হলনা। তথন শেরস।
ব্রুতে পারলে—না, আর কিছু হবার নয়।

সার্কাদের সাহেব ম্যানেজার শেরসাকে গুলি করবার আগেই শেরসা বুঝেছিল—তার বন্ধুকে তার দেবতাকে সে মেরে ফেলেছে। গুলিবিদ্ধ হবার মুহূর্ত্ত আগে সহসা সে তার রং করা প্রকাণ্ড মাথাটা একবার উঁচু করে তুলে ভীষণ গগনভেদী এক চীৎকার করে উঠল। সে বিরাট চীৎকার ওয়াই সার্কাদের তার্ভেদ করে তুপ্রহর নিশুতি রাতের স্তব্ধ আকাশে গিয়ে পৌছল। সমন্ত লোকেরা সে চীৎকার ওনে ভয়ে কেপে উঠল।

কিন্তু কি কৰুণ সে চীংকার—! সংক্ সংক্ সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল—!

### ভায়াৰ মগাজক

#### যাত্ত্ব-পি, সি, সরকার

আজকে আমি রংমশালের পাঠকবর্গকে একটা ছোট তাসের খেলার কৌশল বুঝাইয়া দিব। একটু পরিশ্রম করিয়া ইহা ঠিক করিয়া লইলে তাহারাও সহজে এই ম্যাজিকটা দেখাইতে সক্ষম হইবে। খেলাটার নাম 'আজ্ঞাবহ তিন'—"The obedient Threes."

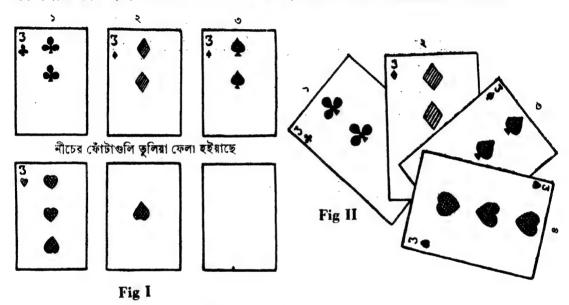

#### The Obedient Threes

'রংমশাল' পত্রিকার পরিচালক মহাশয় একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি যথন বিলাতে ছিলেন, সে দেশের 'ম্যাজিক বাক্স' কিনিয়া কয়েকটি কৌতুকপ্রদ থেলা শিথিয়াছেন। বিলাতের বড় বড় দোকানে অনুরূপ ম্যাজিকের বাক্স যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রয় হয় এবং ঐগুলি Conjurer's Cabinet নামে পরিচিত। তিনি বলিয়াছিলেন যে চারিটা সাহেব হাতে লইয়া উহার রং পরিবর্ত্তন করার কৌশল ঐ ম্যাজিকবাক্স হইতে তিনি শিথিয়াছেন। আমি এইবার ঐ খেলায় গুপুকৌশল প্রকাশ করিয়া দিতেছি। এক প্যাকেট তাস হইতে চারিটা 'তিন' বাছিয়া লও—যথা, ইস্কাবনের তিন, চিরাতনের তিন, রুহিতনের তিন ও হরতনের তিন। এইবার আরও তুইটা তাস লও—হরতনের এক (টেকা) ও সাদা তাস একটা। (সাদা তাস না থাকিলে রুহিতনের টেক্কার মধ্যের ফোঁটা ঘসিয়া তুলিয়া—সাদা করিয়া লইতে হইবে।) এইবার ঐ চারিটি তিন ও একটি টেক্কা ও একটি সাদা এই মোট ছয়টি তাসের সাহায্যে এই খেলাটি হইবে। খেলাটি এই:—



যাত্বকর সর্বপ্রথম চারিটি তাস দর্শকদিগকৈ দেখাইয়া বলিবেন যে তাঁহার হাতে মাত্র চারিটি তাস আছে যথা, হরতনের তিন, ইস্কাবনের তিন, কহিতনের তিন ও চিরাতনের তিন। এই চারিটি তাস হইতে তিনি হরতনের তিন তাসটি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া হরতনের টেকাটি তুলিয়া লইবেন। তখন হাতের সমস্তগুলি তাসই টেকা হইয়া যাইবে যথা, হরতনের টেকা, ইস্কাবনের টেকা, কহিতনের টেকা ও চিরাতনের টেকা। যাত্বকর ইহার পর হরতনের টেকাটি রাখিয়া দিয়া সাদা তাস ট লইবেন—তখন চারিটি তাসই ত্থের স্থায় সাদা হইয়া থাইবে। যাত্বকর এই খেলা যতবার ইচ্ছা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখাইতে পারেন।

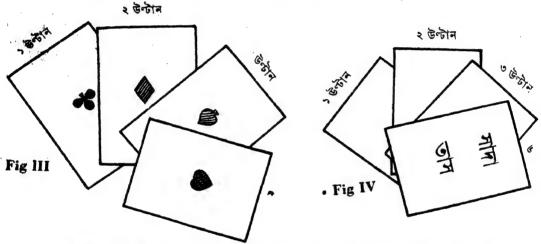

খেলাটির কৌশল অতি সামান্ত। চিরাতনের তিন, রুহিতনের তিন ও ইস্কাবনের তিন—এই তিনটি তাস পূর্বব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। চিত্রের স্থায় উহার নীচের ফোটাটি ও কোনের চিহ্ন (Index mark) ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে হয়। মিহি শিরিষ কাগজ (sand paper) বা রেড সাহায়ো উহা অতি সহজেই করা যাইবে। এইবার শুধু তাসগুলিকে কৌশল করিয়া সাজাইয়া দেখাইবার উপর খেলা নির্ভর করে। দ্বিতীয় চিত্রের স্থায় সাজাইলে উহা চারিটি আসল তিন বলিয়া মনে হইবে। তারপর হরতনের তিন তাসটী ফেলিয়া দিয়া তাস তিনটী উপ্টাইয়া ধরিয়া হরতনের টেকা যোগ করিয়া দিলেই তৃতীয় চিত্রের স্থায় দেখাইবে অর্থাৎ চারিটী টেকা হইবে! ইহার পর হরতনের টেকা ফেলিয়া দিয়া সাদা তাসটী লইয়া ফেঁটা তিনটী একটু চাপিয়া ধরিয়া দেখাইলেই চতুর্থ চিত্রের স্থায় চারিটী তাসই সাদা দেখাইবে! প্রদন্ত নিয়মান্ত্র্যায়ী তাসগুলিকে প্রস্তুত করিয়া চিত্র অনুযায়ী সাজাইয়া দেখিবে ইহা করা অভিশ্য সহজ।

প্রদক্ত চিত্র হইতে এই খেলা অতি সহজে বোধগম্য হইবে।



### একাদশ পরিচ্ছেদ

#### নৃতন বিপদ

যদিও দূর থেকে অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, তবু সাহসী মাণিককে অমনভাবে আর্ত্তনাদ ক'রে উঠতে দেখে জ্বন্দরবাবু তথনি বুঝে নিলেন যে, ভয়ন্ধর ভৃতুড়ে কোন ঘটনা ঘটেছে! মাণিককে সাহায্য করবেন কি, তিনি নিজেই প্রায়-মুর্জ্ভিত হয়ে সেইখানে ব'সে পড়লেন, পালাবার শক্তি পর্যান্ত রইল না!

অমলবাবুর অবস্থাও তথৈবচ !

মাণিক দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের হাতথান। ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে ন। থ যে-হাতথানা এমন বজ্ঞ-মৃষ্টিতে তার হাত চেপে ধরেছে তা কিন্তু পাথরের নয়, রক্তমাংসে গড়া মাতুষের হাত।

মাণিক তাড়াভাড়ি বা-হাতে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ধারালো ছুরিখানা টেনে বার ক'রে ফেললে!

—এবং সঙ্গে সংস্ক স্থপবিচিত স্থিম কঠে শোনা গেল, "মাণিক, ছুরি দিয়ে কি তুমি আমার হাতথানা কেটে ফেলতে চাও ?"

विषय विश्वास माणिक (ह हिस्स डेंग्रेन, "क्सर ।"

—"হঁনা বন্ধু, আমি সেই পুরাতন জয়ন্তই—আপাতত যমালয়ের ফের্ন্তা মাতৃষ" বলতে বৃদ্ধম্র্তির পিছন থেকে স্থানীরে সকলের চোথের সামনে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল হাস্তমুখে জয়ন্ত !

অমলবার একেবারে থ হয়ে গেলেন এবং এ যে জয়স্তের প্রেতাত্মা সে-সম্বন্ধ স্থানরবার্র কোনই সন্দেহ রইল না। তিনি প্রায়-কাঁদো-কাঁদো মুখে ছইহাতে নিজের চোথ ঢেকে ফেললেন, কারণ তাঁর পক্ষে এমন স্বচক্ষে প্রেতদর্শন অসম্ভব!



মাণিক বিশ্বয়ে, আমানন্দে ও উচ্চ্বাসে প্রায় অবরুদ্ধ কঠে বললে, "জয়, জয়! তুমি! তুমি বেঁচে আছ!"

- "এক ভালো গণ্থকার হাত দেখে ব'লেছিল, আমার প্রমায়ু আশী বংসর। অসময়ে মরিনি ব'লে বিস্মিত হ'ল্ড কেন ভাই ?"
- ——"কিন্তু তোমার সেই গুলিতে-ছাঁাদা টুপী, জমির উপরে তু-জায়গায় রক্তের দাগ, তোমার অন্তর্ধান, —-সবের অর্থ কি ১"
- —"মাণিক, এতদিন আমার সকে থেকেও তোমার পর্যবেক্ষণ-শক্তি যে বাড়ল'না, এ বড় তুর্তাগ্যের কৈথা! জমির উপরে রক্তের দাগ আর ই্যাদা টুপি দেখেই হাল ছেড়ে দেওয়া তোমার উচিত হয় নি। তুমি আমার পায়ের মাপ জানো। যেখানে আমার টুপীটা প'ড়ে ছিল, দেখানে তুমি যদি আমার পদচিহ্ন পরীক্ষা করতে, তাহ'লে স্পষ্ট দেখতে যে আমি তু-পায়ে হেঁটে পাশের জন্পলের ভিতরে গিয়ে চুকেছি। আর, যেখানে অনেকটা রক্তা ছিল, দেখানটা খঁজলে তুমি আমার পায়ের দাগ দেখতেই পেতে না, কারণ দেখানে আমি একবারও যাই নি!"
  - —"তবে ?"
- "আমি যথন বাংলোর দিকে ফিরছিল্ম, তথন শক্ররা অতর্কিতে আমাকে আক্রমণ করে। প্রথমেই বন্দুক ছুঁড়ে আমি তাদের একজনকে মাটিতে পেড়ে ফেলি বটে, কিন্তু পর-মৃহুর্ত্তেই তাদের বন্দুকের একটা আফি আমার টুপী ভেদ ক রে মাথার থানিকটা ছাল তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমি তৎক্ষণাথ আত্মরক্ষার জিতে মাটিতে আছ্ড়ে প'ড়ে চির-পুরাতন কৌশল অবলম্বন—অর্থাথ মৃত্যুর ভাগ করলুম। তারপর দশ-এগারো জন লোক আমার কাছে ছুটে এল। আমার জামা হাত্ড়ে সেলাই-করা পকেট কেটে সোণার চাজিখানা বার ক'রে নিলে। এমন সময়ে তোমাদের পায়ের শব্দ পেয়ে তারা তাদের মৃত বা আহত সন্ধীকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে পালিয়ে গেল। আমি ও উঠে জন্ধলের ভিতরে অদৃশ্য হলুম।"
  - —"কেন গ"
- —"আমি জ্বানতুম, তোমরা এই মন্দিরের দিকে আসবেই, আর শক্ররা তোমাদের পিছু নেবে—কারণ চাবি তারা পায় নি। দ্বির করলুম, আমিও লুকিয়ে তাদের উপরে পাহারা দেব, যাতে তারা তোমাদের অনিষ্ট করতে না পারে। তারা জানে আমি বেঁচে নেই! স্থতরাং আমি যে তাদের পিছু নিয়েছি, এ-সন্দেহ তারা করবে না। তোমাদের সঙ্গে থাকলে আমার এ স্থবিধা হ'ত না, আমিও জানতে পারতুম না যে, রাতজাঁধারে বন-বাদাড়ে বিপদ আসবে কোন্ দিক থেকে!"
  - -- "এতক্ষণে বুঝলুম, চ্যানের হাত থেকে কে আমাকে বাঁচিয়েছে!"
- "হঁয়া, ওন্ধারধামে চ্যান্ যথন তোমার গলা টিপে ধ'রে, আমি ছুটে গিয়ে বলুকের কুঁলোর বাড়ি তার মাথায় মারি। সে তথন ছোরা বার ক'রে আমাকে আক্রমণ করতে আসে। আমি যুযুৎস্কর এক পাঁচি কর্তেই সে জমি আশ্রয় করলে—আর পড়বার সময়ে চ্যানের নিজেরই ধারালো ছোরায় তার বাঁ-ছাতের

পদ্মরাগ বৃদ্ধ শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

আশ্বিন ১৩৪৫

একটা আঙুল গেল উড়ে। সেই সময়েই তার কাছ থেকে সোণার চাক্তিথানা আমি আবার কেড়ে নি। চাান্ বেগতিক দেখে চম্পট দেয়। সোণার চাক্তি তোমাদের দরকার হবে বুঝে সেখানা তোমার বুকের উপরে রেথে আমিও অদৃশুহই। আমি জানতুম, ডোমাদের দলের কেউ না কেউ সেথানা দেখতে পাবেই।"

- —"কিন্তু জয়ন্ত, তুমি কি অনাহারে আছ ?"
- "মোটেই না। এখানকার নদী জলহীন আর গাছ ফলহীন নয়! · · · · · হাঁ।, ভালো কথা। এইবার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে। সেই মাঠে শক্রদের গতিরোধ করবার বৃদ্ধি তোমাদের কার মাথায় প্রথমে আসে ?"
  - "প্রস্তাব করেছিলুম আমি, সমর্থন করেছিলেন ফুন্দরবার।"
- —"বাহবা, চমৎকার! মাণিক, তুমি যে চাল চেলেছ, তা অতুলনীয়! এই এক চালেই তোমরা নিরাপদ হয়েছ। আমিও তারপরেই তোমাদের চেয়েও জ্রুতপদে এগিয়ে এই মন্দিরে এগে গা-ঢাকা দিয়েছিল্ম।"

স্থারবার অপ্রসম মুথে বললেন, "হুম, বেশ করেছিলে! কিন্তু আমাদের ভয় দেখাচ্ছিলে কেন ণু"

- —"মোটেই ভয় দেখাই নি। আপনার ছেলেমান্থ্যী ভয় দেখে আমি হাসি চাপতে গিয়েও পারলুম না, আর তাই শুনেই আপনি একেবারে কেপে গেলেন!"
  - —"থামোকা ক্ষেপি নি। পাথরের বৃদ্ধ জ্যান্তো হ'লে কে না—"
- —"মৃত্তিটাই নড়বোড়ে। কতকালের পুরাণো ভাঙা মৃত্তি, হাত দিলেই নড়ে। বিশ্বাস না হয়, আপনিও একবার হাত দিয়ে ঠেলে দেখুন নঃ!"
  - —"না, আমি হাত দিয়ে ঠেলে দেখতে চাই না, আমি এখান থেকে পালাতে চাই!"
  - —"সে কি, এখনি পালাবেন কোথায় ? এখনো যে পদ্মরাগ-বৃদ্ধ লাভ হয় নি !"
- —"হে:, সে লাভের আশায় গয়৷! সে নক্সার কোন মানে হয় না! এখন 'লাভে ব্যাং, অপচয়ে ঠ্যাং' ক'রেই আমাদের মুখ শুকিয়ে ঘরপানে ফিরতে হবে!"
  - "স্নরবাবু, নক্সার মানে আমি বুঝেছি ব'লেই কলকাতা থেকে এত দূরে ছুটে এসেছি !" অমলবাবু সবিস্থায়ে বললেন, "নক্সার মানে বুঝেই আপনি এথানে এসেছেন ?"
- —"হঁয়া অমলবাবৃ! কলকাতাতেই যথন আমি আপনার মুখে শুনল্ম যে, নক্সায় সিঁড়ি আছে অথচ বেদীর গা ব'য়ে কোন সিঁড়ি আপনি দেখেন নি, তথনি তার অর্থ বোঝবার চেষ্টা ক'রেছিল্ম। এখন দেখা যাক্, আমার আন্দান্ধ ঠিক কিনা!……(উচ্চমরে) ওহে হাতী শিং, তোমার লোকজন নিয়ে মন্দিরের ভিতরে এস! বড় অন্ধকার, আগে আলোগুলো জালো!"

হাতী শিং সদলবলে বাহির থেকে ভিতরে এল। চারটে পেটুলের লগন জালা হ'ল। এই প্রাচীন মন্দির হয়তো রাত্রে কথনো এত উজ্জ্বল আলো দেথবার সৌভাগ্যলাভ করে নি!

শুদ্দরবার হাঁপ ছেড়ে বললেন, "আঃ, আলো দেখে খড়ে প্রাণ এল! এখন দেখছি বাইরেই আন্ধকার! হুম, আমি আর বাইরে পা বাড়াচ্ছি না!"



জয়ন্ত বললে, "বেদীটা এখানে এসেই আমি দেখে নিয়েছি। মাণিক, তুমি যদি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে ঘা মেরে পরীক্ষা করতে, তাহ'লে বেদীটা যে ফাঁপা, এটা ব্যতে তোমার কোনই কন্ত হ'ত না! তাতী শিং! তোমার লোকজনদের কুডুল নিয়ে এই বেদীটা ভেঙে ফেলতে বল!"

হাতী শিংএর অহ্নরেরা তথনি বেদী-ধ্বংসে প্রবৃত্ত হ'ল,—অস্ত সকলে বিপুল কৌতৃহলে আগ্রহ চক্ষে তাদের কাজ দেখতে লাগল।

জয়ন্ত বললেন, "পাথরের বেদী যখন ফাঁপা, তখন ভিতরে নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে!"

ঠং ঠঙা ঠং, ঠং ঠঙা ঠং—কুডুলের পর কুড়লের ঘা, অতি নিস্তর্ধ মন্দির ঘন ঘন শব্দে পরিপূর্ণ হয়ে যেন গম্-গম্ করে উঠল! শব্দের চোটে সেই নড্বোড়ে বৃদ্ধ্তি আবার কাঁপতে ফ্রফ করেছে দেখে ফ্রন্থবারুর গায়ে কাঁটা দিলে!

বেদীট। গাঁথা ছিল কয়েকখানা বড় বড় পাথর দিয়ে। এক-একখানা পাথর সরানো হয় আর দেখা যায় বেদীর ফাঁকা কিন্তু অন্ধকার-ভর। গর্ভ ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে !

জয়ন্ত বললে, "ব্যাস্, আর পাথর সরাতে হবেনা! হাতী শিং একটা লগন উচ্চ ক'রে তুলে ধর তো!"

হাতী শিং ভাঙা বেদীর গর্ত্তের উপরে একটা হাজার-বাতি লগ্ন তুলে ধরলে।

উকি মেরে দেখা গেল, গর্ন্তের ভিতর দিয়ে একসার পাথরের সিঁভি নীচের দিকে সোজা নেমে গিয়েছে।

জয়ন্ত উৎফুল্ল কঠে বললে, "এখন বুঝতে পারছ তো মাণিক, যে-রহস্য চোখে দেখা যায় না, সোনার চান্তির নক্সা তাই এঁকে রেখেছে? আমি গোড়াতেই এটা বুঝতে পেরেছিল্ম। নক্সা যদি বাজে হ'ত তাহ'লে অত সাবধানে, অত গোপনে, অত যদ্ম ক'রে বৃদ্ধমূর্ত্তির মধ্যে রক্ষা করা হ'ত না! পদ্মরাগ-বৃদ্ধকে যদি প্রণাম করতে চাও, তাহ'লে আমার সঙ্গে এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামবে চল!"



হাজার-বাতি লঠন তুলে ধরলে।

অমলবাব্ অভিভৃত কঠে বললেন, "জয়স্তবাব্, আশ্চর্যা আপনার বৃদ্ধি!

জয়ন্ত বললে, "বৃদ্ধি হচ্ছে বাভাবিক, তা আশ্চর্য্য নয়। সব মাক্রম যে তা ব্যবহার করতে পারেনা, এইটেই হচ্ছে আশ্চর্য্য।"



স্করবাব্ খুত-খুত করতে করতে বললেন, "তাইতো, এ যে আবার নতুন বিপদ দেখছি! ঐ পাতালের ভিতরে চুকলে আবার বেয়তে পারব তো? ওথানে কোন ভয়কর ওঁৎ পেতে আছে, কে তা জানে ?"

মাণিক বললে, "তাহ'লে আমর। নীচে নামি, আপনি এইখানে ব'দে বিশ্রাম করুন।"

স্থলরবার বললেন, "এক্লা? বাপ্রে, তাও কি হয়! 'পড়েছি মোগলের হাতে, খানা থেতে হবে সাথে!' আমি তোমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই থাকব—যা থাকে কপালে! হুম্!"

জয়ন্ত বললে, "আমাদের সঙ্গে আটিটা পেটুলের লঠন আছে। সবগুলোই জেলে ফেলো! পাতালের অন্ধকারে যত আলো তত ভালো।"

সামনে, মাঝখানে, পিছনে প্রদীপ্ত লঠন নিয়ে সকলে একে একে সেই নিম্নগামী সোপান শ্রেণী দিয়ে নামতে লাগল। পরে পরে কুড়িটি দাপ নেমে সিঁড়ি শেষ হ'ল। তারপর দেখা গেল, একটি সমতল পথ সোজা এগিয়ে দূরের অন্ধকারের ভিতর হারিষে গিয়েছে; পথটাও পাথরে বাঁধানো এবং নিতান্ত অপ্রশন্ত নয়, তিনজন লোক পাশাপাশি চলতে পারে!

গুহাপথের সেই যুগে যুগে দক্ষিত নিবিড় তিমির সহসা আজ আলোকের আঘাতে যেন মৌন চীংকারে আর্তনাদ ক'রে পায়ে পায়ে ছরে দ'রে আর স'রে যেতে লাগল, সভয়ে! সেখানকার বছকালবাাপী নিদ্রিত গুরুতাও আজ এতগুলো আধুনিক জুতার ধট্ধট্ শব্দে যেন অত্যন্ত যাতনায় ধড়্কড়্ করতে করতে ন'রে গেল।

স্থানরবাব্ সঙ্কৃতিত সন্দেহে গুহাপথের বন্ধ-হাওয়া সশবে শুঁক্তে শুঁক্তে বললেন, "হুম! আলিপুরের চিড়িয়াথানায় গিয়ে যে-গন্ধ পাই, এখানে আমি যেন সেইরকম হুর্গন্ধই পাচ্ছি!"

অমলবাবু বললেন, "এ গুহাপথ কতকাল বন্ধ আছে তা কে জানে! হয়তে৷ আপনি বিযাক্ত বাম্পের গন্ধ পাচেছন!"

—-উহু, এ বাষ্প-টাষ্প'র গন্ধ নয়!"

মাণিক বললে, "তাহ'লে এটা বোধ হয় ভৃতের গায়ের তুর্গন্ধ!"

স্থানরবাব চটে গেলেন, "ঠাট্টা করোনা মাণিক, ও-রকম ঠাট্টা পছল করি না! ছম্! এখানে যে ভূত নেই তা কি ক'রে জানলে? ভূতের পক্ষে এটা হচ্ছে অতি-মনোরম স্থান! আলো নেই হাওয়া নেই, শক্ষ নেই, এখানে থাকবে না ভো ভূত কোথায় থাকবে?"

মাণিক আবার টিপ্লনি কাটলে, "কেন, আপনার মাথার ভিতরে! আপনার মাথাটি হচ্ছে ভূতের স্বদেশ! ওথানে নিত্যনূতন ভূতের জন্ম হয়!"

জয়ন্ত সর্বাত্যে যাচ্ছিল। হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে প'ড়ে গন্তীর সরে বললে; "সাবধান। আর কেও এগিও না।"



প্রত্যেকেই সচমকে থম্কে দাঁড়িয়ে পড়ল, কেবল ফুলরবার পায়ে পায়ে পিছু হটতে লাগলেন এবং একেবারে সকলের পিছনে না গিয়ে আর থামলেন না !

মাণিক বললে. "কি ব্যাপার, জয় ?

"কি-রকম একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে!"

মাণিক কাণ পেতে শুনতে লাগল। ইন, একটা অদ্ভুত শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে! কেবল অদ্ভুত নয়, ভয়াবহ!

---" क किरमत भक्त क्य १"

ব্রতে পারছি ন।! পাথরের উপর দিয়ে কার। যেন অনেকগুলো বস্তা টেনে নিয়ে ষাচ্ছে!···· না. যাচ্ছে নয়, টান্তে টানতে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে!"

স্থান্থার ঘাম মৃহতে মৃহতে কাতরভাবে মনে মনে বললেন, "হা ভগবান! এই ডানপিঠে ভোঁড়াগুলোর সঙ্গে এদেশে এসে কি ভুলই করেছি! আর কি দেশে ফিরতে পারব ৪ ছম্!"

( আগামী মাসে সমাপ্য )



#### LOVE ME AND LOVE MY DOG .

(গ্রহ্ম)

#### বুদ্ধদেব বস্থ

আমার জ্যাঠতুতো দাদা হতুমগঞ্জের মাজিষ্টর। হতুমগঞ্জ বিখ্যাত জায়গা। সেখানে পথে সাপ, ঘাটে সাপ, বাথক্ষমে সাপ, খাটের তলায় সাপ, কপাল ভালো হ'লে বালিশের তলায়ও সাপ! শুনতে পাই সেখানে মান্ন্র আর সাপ পারস্পরিক সখ্যতায় দিবিয় বসবাস করছে; মান্ত্রেরা সাপ মারবার দরকার বোধ করে না, আর সাপেরা যে নাবো মাঝে হ' একটা মান্ন্র মেনে তোর কারণ বোধ হয় শুধু এই যে এতদিন মান্ত্রের পাশাপাশি থেকেও তারা তাদের বন্ধ হিংস্ল প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভূলতে পারছে না।

এ-হেন রুত্মগঞ্জে যাবার জন্মে মাঝে মাঝে মেম-বৌদির নেমন্তর পেতৃম। যা ভাবছো তা নয়।
আমার দাদা বিলেতে গিয়ে মেম বিয়ে করেননি, কিরে এদে খাস বাঙালি বিয়ে করেছেন। তবে মাজিইর
হ'লে একজন ভদলোক সাহেব হ'য়ে যান, এবং তাঁর স্ত্রী হন মেমসাব তা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। একটুও
বাড়িয়ে বলছি না, মেম-বৌদি নিজের হাতেই আমাকে চিঠি লিখতেন। বাংলাতেই লিখতেন। তবে
সে-বাংলা মনে মনে ইংরিজিতে তর্জমা ক'রে নিয়ে তবে আমি তার মানে ব্রত্ম। এমনকি, চিঠির গোড়াতে
'প্রিয় রণেন'ও মনে-মনে "ভিয়র রণেন' পড়লে তবে সেটা পরিষার বোঝা থেতো। আমি যেন একবার
ভত্মগঞ্জে কয়েকটা দিন কাটিয়ে তাঁদের 'স্থবী' করি, প্রায় চিঠিতেই এই অন্থরোধ থাকতো।

বলা বাহুলা, তাঁর অহুরোধ আমি রক্ষা করতে পারিনি। যে-সব সাপ দেখতে মাহুষের মতো, কলকাতায় তারা সব সময়েই চারদিকে কিলবিল করছে; তবু, যার। সাপও বটে, দেখতেও আবার সাপের মতো, তাদের কথা ভাবতেই আমার গা-টা কেমন শিরশির করে ওঠে। এটা আমার তুর্বলন্ডা বলতে পারো, সাহসের অভাব। এই সামান্ত সাহসের অভাবে, কিংবা অসামান্ত সাহসের অভাবে হতুমগঞ্জে যাওয়া আমার অদৃষ্টে ঘটলো না। অবশ্র মাজিষ্টরের অতিথি ব'লে সাপেরা হয়তো সমীহ ক'রে চলতো; কিন্ধু নিজে তো আর আমি মাজিষ্টর নই বিশাস কী ? দাদা-বৌদি অনায়াসে থাকতে পারেন, তাঁদের পাইক আছে, পেয়াদা আছে, মোটর আছে, বন্দুক আছে; কলকাতা থেকে তাঁদের কেক-বিশ্বুটি যায়, তাঁরা চাপবেন ব'লে রেলগাড়ি ইষ্টিশানে ছর্জিশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকে—তাঁদের ভাবনা কী! তাছাড়া, বাংলাদেশের কোনো সাপেরও এত বড়ো সাহস নেই যে আন্ত একটা মাজিষ্টরের গায়ে ছোবল তুলবে। তার উপর এ-ও শুনেছি যে হতুমগঞ্জের মাপেরা নাকি ভারি ভালোমাছ্যে। সেথানকার একজন উকিল গল্প করলেন যে মাজিষ্টরের কুঠির গেটের হু'দিকে হুটো কেউটে নাকি ব'সে থাকে, সায়েব যথনই বেরোন কি ঢোকেন, ফণা ছলিয়ে-ছলিয়ে সেলাম করে। চাকর, মেথর, কুলি কি ফিরিওলাকেও কিচ্ছু বলে না, কিন্ধু সহরের কোনো ভদলোক চুকতে গেলেই...উকিলবাবুকে নাকি একবার বিষম, তাড়া ক্রেছিলো।

ভবে এটা সম্ভবত গল্পই।



যা-ই হোক, এ গল্প শোনবার পর আমার ছতুমগঞ্জে যাবার যেটুকু ইচ্ছা ছিলো, ভাও নিবে গোলো। করেক নাস পরে পবর পেলুম দাদা আলিপুরে বদলি হয়েছেন । কলকাতায় এসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাঁর। যথন বেশ গুছিয়ে বসেছেন, তথন মনে হ'লো এইবার মেম-বৌদির নিমন্ত্রণ রক্ষা করা যেতে পারে। অতএব এক বিকেলবেলায় কলেজ থেকে ফিরে চা থেয়ে (কম ক'রেই খেলুম) যাত্রা করল্ম বালিগঞ্জের দিকে।

বলতে লজ্জা নেই, সাজগোজ্ঞটা পরিপাটি রকমই করলুম। জুতোটা নিজের হাকেই ঘষতে ঘষতে আয়নার মতো ক'রে তুললুম। আয়নার সামনে স্থির হ'য়ে ব'সে চুলটা অনেকক্ষণ ধ'রে ফেরালুম। তারপর ধোপত্রস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে বেরলাম। যা-ই বলো, আমাদের মতো মান্ত্র্যের মাজিপ্টর-দাদা থাকা যেন জ্জীর্ণরোগীর ভূরি-ভোজন; ভালো জিনিস্প্রটো চোপে দেখেই খুদি থাকতে হয়, আর পেটে যেটুকু গোলো তার টেকুর তুলতে-তুলতে প্রাণাস্থ।

ট্রাম থেকে নেমে মাইলখানেক হাটা পথ। তাঁদের নিজেদের, এবং বরুবান্ধব সকলেরই গাড়ি আছে; আমাদের মতো ট্রামসভয়ার ও পদাতিকেরই হয় মৃদ্ধিল। তার উপর, ৩ন্ড বালিগঞ্জ রোডটাই এমন যে দেখান দিয়ে হাঁটা যায় না। শাঁ শাঁ ক'রে মোটর ছুটছে, তার উপর আবার বাসগুলোর তুসননের মতো তাড়া। হোঁচট খেয়ে খেয়ে, চমকে গমকে ও থেমে, মোটর-চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে মেতে যেতে মথন বালিগঙ্গ পার্কে দাদার বাড়ির দরজায় এসে পৌছলুম, তথন আমি হাঁপাছিছ ও ঘামছি। মন্ত কম্পাউওওলা বাড়ি, গেটে একটা সাজগোজ করা দরোয়ান ব'সে।

- —ক্যায়া মাংতা ? দস্তরমতো রূচ ভাষায় ব্যাটা আমাকে জিজেস করলে। আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—সাব হায় ?
- —কৌন্সাব ?
- -- গুপ্ত সাব ?
- আভি কোটদে নেই আয়া। মোলাকাং কর্নেকো টাইম মর্ণিং হায়, ন' বাজে।
- আমি মহা ফাঁপরে পড়লুম। বাটো দেখি আমাকে বাড়িতেই ঢুকতে দিতে চায় না। এখন আমি কী বলি ৪ মেম-সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে চাই বললে চাইকি পুলিশেই ধরিয়ে দেবে।
- শেষটায় সাহস ক'রে ব'লে ফেললুম—গুপু সাব হামার। ভাই ছায়। মেমসাব্কো বোলো রণেনবাব্ আয়া।
- বাবুলোগকো টাইম মর্ণিং। মেম-সাব্কো আভি বিউটি-ক্সাপকা টাইম হায়। বিউটি-ক্সাপ আবার কী বস্তু, মনে-মনে আমি ভাবলুম।

কোথা থেকে আমার এত সাহস এলে। জানিনে হঠাৎ একটু ধমকের স্থরেই ব'লে ফেলনুম—যাও না তুম, বোলো মেমদাবকো।

লোকটা থানিকক্ষণ আমার মুণের দিকে কেমন একরকম ক'রে তাকিয়ে রইলো; তারপর আপাদমন্তক আমাকে নিরীক্ষণ ক'রে বললে—কার্ড হ্যায় ?

#### Love Me and Love My Dog জীবৃদ্ধদেব বস্থ



#### —নেই হ্যায় 1

তথন লোকটা তার পকেট থেকে অতি নোঙরা চিটচিটে একটা নোটবই বার করলে, আর একটা অতি ক্স ভোঁতা পেন্দিল, আমি কোনরকমে নিজের নামটা লিখে দিলুম। অতি কটেও অত্যন্ত অনিচ্ছায় সেই কাগজের টুকরো হাতে ক'রে প্রকাণ্ড জাঁদরেল পালোয়ান ভূত্য চ'লে গেলে। ভিতরে।

মিনিট তুই পরে ফিরে এনে বললে—আইয়ে। তার মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে তার কর্ত্রী যে আমা-হেন জীবকে এ-সময়ে অভার্থনা করলেন এতে সে মনে-মনে ধ্রোরতর ক্লষ্ট।

তারই নেতৃত্বে প্রকাও লেন পার হ'য়ে বাড়ীতে গিয়ে ্ছঁগা, শেষ পধ্যস্থ উঠলুম বটে, কিন্তু সেটাও সহজ হলো না। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই বারান্দা থেকে অন্তত দশটা কুকুর প্রচণ্ডন্থরে গর্জন ক'রে উঠলো, আর আমার দিকে যে জানোয়ারটা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে তেড়ে এলো, এখন ঠাণ্ডা মাথায় তাকে কুকুর বলতে পারছি বটে, কিন্তু তখন আমার মনে হয়েছিলো নতুনরকমের কোনো বাঘ-টাগ হবে। সেটা অন্ততঃ দশ বছরের ছেলের সমান উঁচ, গায়ে ডোরা-কাটা, আর গলার আগুরাজ অতি ভয়ন্ধর।

দরোয়ান খুব অমায়িকভা ব বললে—আইয়ে, কুচ ভর্ নেই। তারপর দে ঐ জ্ঞুটার গায়ে হাত বুলিয়ে স্থেহ-শীতল হুরে ডাকলে—ঠার যাও, মুসো, ঠার যাও।

কিন্তু মুসোর ঠার যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেলো না। কেন যে সে আমার গলা কাগড়ে ধ'রে আমাকে কয়েকটি মাংসথণ্ডে পরিণত করলে না, কী ক'রে যে আমি আছা পর্যান্ত বেঁচে আছি, সেটা আমার কাছে এগনো রহস্তা। নিঃসাড়, অবশ হ'য়ে,পাথরের মৃত্তির মতো দাড়িয়ে আছি, এমন সময় কুকুরের কলরোল ছাপিয়ে একটি অভিশয় মিহি কণ্ঠন্বর আমার কানে পৌছলো—Shut up Musso.

সঙ্গে-সঙ্গে বাঘট। চূপ কর:লা. অন্তগুলোও চূপ করলো: একটু পরে নিজের অজ্ঞান্তেই দেখলুম আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে, আর আমার সামনে এক বিচিত্র ড্রেসিং গাউন জড়ানো মেম-বৌদি।

নেম-বৌদি মধুর ও পরিমিত হেদে বললেন—যাক, তর্ তুমি এলে।

আমার বুকের কাঁপুনি ও মুখের হাঁপানি তথনো কমেনি, তাই কিছু না ব'লে বোকার মতো চুপ ক'রে রইলুম।

#### —চলো, ভেতরে চলো।

বারান্দাভার তু'দিকে বহু কুকুর শেকল দিয়ে বাঁধা। তাদের দিকে ক্ষণিক একবার দৃষ্টিপাত ক'রে মেম-,বাদির পিছন পিছন মহামূল্য ভূষিংক্ষমে গিয়ে চুকলুম। কিন্তু তারা আমার দিকে একবার তাকিয়েও দেখলে না—এমনকি স্বন্ধ মুসো এককোনে এমনভাবে শুয়ে রইলো যেন জগতের কোনো-কিছুর প্রতিই তার ভ্রম্কেপ নেই।

পাখার নিচে থানিকক্ষণ বসবার পর আমি বলনুম—বাব্বা:, কী ভয়ানক চুকুর তোমার!

মেম-বৌদি অত্যন্ত খুসি হ'য়ে বললেন—ও:, ভয়ানক তেজীয়ান! থাটি এটে ডেন, চারশো টাকা দিয়ে বাচ্চা কিনেছিলুম। ওর জাতের কুকুর ইণ্ডিয়াতে খুব বেশি নেই, এক শিমলাতে মিদেস অমিভির



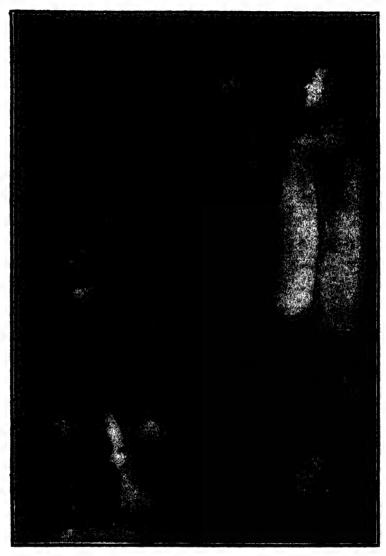

বিচিত্ৰ ড্ৰেসিং গাউন জ্ডান মেম-বেদি

একটা, আর সেদিন কাগজে পড়লুম পূনাহ্-তে একটা জ্বকি নাকি বিলেত থেকে এ-রক্ম একটা গ্রেট ডেনই আনিয়েছে।

- --- আমাকে বজ্ঞ তাড়া করেছিলো।
- ও:, অচেনা লোক দেখলে একেবারে ক্ষেপে যায়। একটু লেলিয়ে দিলে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে তবে লেলিয়ে না দিলে কিছু করে না। ওকে ছেলেবেলা থেকে এমন টেনিং দিয়েছি—

# ক্ষাবিল ১৩৪৫

#### Love Me and Love My Dog জীবৃদ্ধদেব বস্থ

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম--- ওকে বেঁধে রাখলেই পারে।।

- —কাকে ? ম্সোলিনিকে ? তার কি উপায় আছে ভাই, চারদিকে যা চোরের উৎপাত। আর সকলকেই তে। বেঁধে রাখি; শুধু মুসোলিনি ছাড়া থাকে। বিষম শুগু কিনাও। ভারপর—তৃমি কেনন আছে। ?
- আমি ভালোই আছি। এইমাত্র যে ফাঁড়া কাটলো তা স্মরণ ক'রে আন্তরিকভাবেই বললাম কথাটা।
  - --কলেজে পড়ছো তো গ
  - --- 5 11 1
  - —বেশ, বেশ। একবার হতুমগঞ্চে তো এলে না।
  - মেম-বৌদি, ওখানে নাকি বড়ছ দাপ ?
  - --- e:, সে ভয়েই বৃঝি তুমি আসোনি---সাবাস বীর !

আমি অত্যন্ত কাপুরুষ ও অপদার্থ বোধ করল্ম। মেম-বৌদি আবার বললেম—তা উপিক্স্-এ সাপ কোথায় নেই: বলতে পারো ৫ ডোমরা গরমের দেশের লোক, তোমাদের এত সাপকে ভয় করলে চলে ৫

মেম-বৌদির কথা শুনে মনে হ'লো তাঁর দেশ ল্যাপল্যাণ্ড কি গ্রীনল্যাণ্ড। তারপর এই ল্যাপল্যাণ্ড-বাসিনী বললেন—হাঁা, হতুমগঞ্জে সাপের উৎপাত কিছু আছে। ভাবতে পারো, একটা সাপ একবার আমাদের হিটলারকে কামড়াতে এসেছিলো।

- —हिंदेनात (कः श्रामि हमक **डे**ठेन्स।
- মুসোলিনিকে তো দেখলে, ওরই জুড়ি হচ্ছে হিটলার। জর্মান উল্ফ্-হাউণ্ড। ৬ঃ, স্প্রেনডিড ডগ্। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে বললুম কোথায় সে ?
- —তাকে দেদিন হাসপাতালে পাঠিয়েছি, শরীর ভালো মচ্ছেন।। যা গরম ! মুদোকে দেখেই তুমি এত ঘাবড়ে গেছলে, হিট্কে দেখলে না জানি কী করতে !
  - মেম-বৌদি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।
  - —হিট বুঝি আরো ভয়ানক ?
- —দেখতে অবিশ্বি মুসোর মতো জাদরেল নয়—হাউও জাতের কিনা, রোগা লিকলিকে শরীর। কিন্তু তেজীয়ান জানোয়ার যদি দেখতে চাও —একেবারে এ-ওয়ান! হতুমগঞ্জে একটা লোক চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে আসছিলো—তাকে কাঁকে ক'রে কামড়েই ধরলে পায়ে।
  - ---বলো কী! আমি শিউরে উঠলুম।

মেম-বৌদি হেসে বললেন—হাঁা, বই-খাতা দেখলেই হিট্-এর মাথা থারাপ হয়ে যায়, চোখ গোল হ'য়ে ওঠে, মুখ দিয়ে ফেনা গড়াতে থাকে। এমনকি, তোমার দাদা য়ধন বই পড়েন, তখন ও তাঁরও



কাছে যেঁষে না, দূরে দাঁড়িয়ে গোঁ-গোঁ করতে থাকে। আমি একদিন একটা বই পড়ছিলুম, সেই রাগে ও আমার সাড়িটাই টুকরো-টুকরো ক'রে ছিঁড়ে দিলে। সেই থেকে আমি বই-টই পড়া ছেড়েই দিয়েছি।

আমি বললুম —ভারপর সেই লোকটার কী হ'লো ?

- —কোন লোকটা গ
- চাঁদার থাতা নিয়ে যে আসছিলো ?
- —কী আর হবে! দশটা টাকাই চাদা দিতে হ'লো আরকি। বলো কেন, কুকুর পোষবার ঝকমারিও আছে।
  - —তারপর লোকটার কিছু হয়নি তো ৃ হাইড্রোফোবিয়া কি · · · · ·
- --কই, তা তো কিছু শুনিনি। তা আক্ষালকার দিনে একেবারে বোকা না হ'লে আর হাইড্রো-ফোবিয়া হবে কেন ৪ গোটা কয়েক ইঞ্জেকশন নিলেই হয়।
  - ---ছতুমগঞ্জে কি ও-সব ইঞ্জেকশন হয় ?
- —তা তো জানিনে। কামড়ে ধরলো যখন তথন লোকটার মূথ যদি দেগতে! মেম-বৌদি মৃত্ হাসলেন। ও: হিট্ভারি বদমাস। তার উপর এখন এই ভাতমাসে কুকুরদের একটু মাথা থারাপ হয়ই। এত গরম কি এ-সব ভালো-ভালো কুকুর সইতে পারে ? মুসো তোমাকে কিছু করেনি তো?

ফ্যাকাশে মুখে যভটা সম্ভব হাসি টেনে এনে আমি বল্লন্ম—ন। শুধু একটু ঘেউ-ঘেউ করেছিল।
ভাহিট্-এর কি থুব অহুখ ? বাঁচবে ভো ?

বৌদি অত্যন্ত গন্তীর হয়ে গিয়ে বললেন—কী যে বলো। হিট্ সামনের সোমবারই বাড়ি ফিরবে।
আর একদিন এসো, ওর সংক্ষ আলাপ করিয়ে দেব। হিট্ আর মুসো—ওরা বদরাগি বটে, কিন্তু ভাব
ক'রে ফেলতে পারলে ভারি ভালো। তু'চারদিন ওদের সঙ্গে একটু থেলা করলে হয়। কী করলে খুব শিগগির
ভাব হয় জানো? বই ছিড়তে ওরা চু'জনেই খুব ভালোবাসে। ধরো, বেশ ভালো বাধানো খানকয়েক
ভালো-ভালো বই এনে দিলে—তথন দেখবে ওদের ফুব্রি। বইগুলেকে টুকরো-টুকরো করেই ভোমার হাত
চাটতে আসবে। ভোমার কাপড়ও হয়তো খানকয়েক ছিড়বে—তা অভ ভাবলে কি আর চলে দ এসো
দেখবে নাকি আমার কেনেল গু

- আমি বললুম, এখনই... ?
- —এসোনা। বৌদি ওঠবার ভঙ্গি করলেন।

কিন্তু আমার কপালগুণে তক্ষনি বাইরে একটা গাড়ী থামলো. আর একটু পরেই স্বয়ং আমার সিবিলিয়ান দাদা ঘরের মধ্যে এসে চূকলেন। তাঁর পরনে ঠিক সেই জিনিষ, আমর। য়াকে হাফ-প্যান্ট বলি আর সাহেবরা য়াকে বলে—শর্ট স। গায়ে একটা হাত-কাটা শার্ট, মুখে পাইপ।

# আখিন ১৩৪৫

#### Love Me and Love My Dog প্ৰীবৃদ্ধদেব বস্থ

মূথ থেকে পাইপ না-নামিয়েই দাদা বললেন—এই যে রণেন। কেমন আছিদ ?
আমি বোকার মতো ব'লে ফেললুম—দাদা, তুমি ঐ বেশেই আফিদে গিয়েছিলে নাকি ?

দাদা গভীরভাবে বললেন—-উপিক্স্-এ এই তো পরতে হয়। ব'লে অন্তর্হিত হ'লেন ভিতরে থানিক পরে ফিরে এলেন সাদা পাৎলুন, সাদা ক্যানভাসের জুতো প'রে, আর গায়ে একটা সব্জ রক্ষের চেনটানা গৈঞ্জি।





চেন-টানা গেঞ্জিটা দেখে একটা কথা ফশ্ করে আমার মৃথে উঠে আসছিলো, কিন্তু চেপে গেলুম। কে জানে, উপিক্স্-এ হয়তে। এ-ই পরতে হয়।

তারপর চা-পর্বে। তৃঃথের কথা আর বলবো
কী—অত সব ভালো-ভালো থাবার, কিছুই
তার থেতে পারলুম না। মেম-বৌদির সথ,
বিকেলের চায়ের সময় সবগুলো কুকুর ছেড়ে
দেয়া হবে। সবস্থক বারোটা। গুণতে হয়
তো আমার ভূল হয়েছিল, কিন্তু বারোটা না
হ'য়ে এগারোটা কি বারোটা হ'লে খুব কি কিছু
এসে য়য় প্রকাণ্ড মুসো থেকে স্কুক ক'য়ে
অতি কুদে পুতৃলের মতো বাচ্চা কুকুর পর্যান্ত
নানা রক্ষের ও ছাঁদের, নানা নামের ও ডাকের
কুকুরে প্রকাণ্ড ঘরটা ভর্জি। তব্ তো, সব চেম্বে
বড়ো নাম-ভাক বার সেই হিট্-ই অমুপস্থিত।
দাদা বৌদি ত্'জনেরই হিট্-এর ক্ষল্ত বেশ মনথারাণ দেখা গেলো।

চা-পর্ব

আমার পক্ষে অবশ্য বারোটাই যথেষ্ট। সে

যা দৃশ্য দেখল্ম জীবনেও ভূলবো না। কেউ বৌদির কোলে উঠে বসছে, কেউ একেবারে টেবিলের উপরেই আসীন; দাদার পায়ের ভলায় গোটা ছই, তাঁর চেয়ারের আদ্ধেক দখল ক'রে একজন, একটা ক্ষদে জাতীয় কুকুর চেয়ার বেয়ে তাঁর মাথার উপরেই চ'ড়ে বসলো দেখল্ম। দাদা হয়তো একবার বললেন—Oh naughty Monty! কি মেম-বৌদি মৃত্হাতে একটার কান ম'লে দিয়ে হাসলেন; ভাতে অবশ্য আরো বেশী উৎসাহ পেয়ে ওরা কেউ ভিগবাজি খেয়ে চায়ের পেয়ালাটাই উল্টে দিলে। শুধু মৃদোলিনিকেই মনে হ'লো গভীর, এ-সব ছেলে-খেলায় তার মন নেই; মুখের রীতিমতো একটা কটমটে ভাব ক'রে সে



চুপ ক'রে এককোনে ব'দে রইলোঃ মাঝে একবার আড়চোপে আমার দিকে তাকালো দঙ্গে সঙ্গে আমি গলায় কেক ঠেকে বিষম খেয়ে মরি আর কি।

মেম-বৌদি যথেষ্ট ভদ্রত। ক'রে বললেন—কী হ'লো ?

চারদিকে তাকিয়ে বললুম—ত।-হা।-তা-ভালোবাসি বইকি।

মোলসেশিয়ন ?

আমি সেই মুহুর্ত্তে একথানা স্থাওউইচ তুলে মুখে ভরছিল্ম, হঠাৎ আমার হাতে একটা আঁচড় লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে স্থাওউইচথানা অন্ধর্হিত হ'লো!

মেম-বৌদি হাসতে হাসতে বললেন—Poppy! you naughty boy! পপিটা বড প্রাণ্ডউইচ থেতে ভালোবাসে; ছাড়া থাকলেই চুরি করে। পমিরেনিয়ান তোমার ভালো লাগে না? কী স্থন্দর ছোট, পুতুলের মতো। না কি তুমি সীলাম পছন্দ করো?

ভতক্ষণে আমার চেয়ারের চারনিকে চার-পাঁচন্ধন জড়ো হয়েছে; কেউ আঁচড়াচ্ছে, কেউ কোলে উঠতে চেষ্টা করছে, কেউ বা ছ'পায়ে সোজা দাঁড়িয়ে কুই-কুই করছে। মেম-বৌদি ব'লে উঠলেন Look, look at Spots! The elever beggar! কিছু দাও ওকে রণেন। দেখছোনা, ভোমার কাছে খেতে চাইছে।

একখানা স্থাণ্ডউইচ দিলুম ওকে; তারপর আরে একখানা, তারপর আরো একখানা। ইতিমধ্যে দেখি, আর একজন আমার কোলে ৮'ড়ে ব্দেছে। আমি কিছু ভীতস্বরেই বলল্ন—্রীদি; ওকে তাকো।

— ভয় নেই, কিচ্ছু ভয় নেই, ও একেবারে ভেড়ার মতে। ঠাগু। একটু আদর করো না ওকে।
অগত্য। কোলে আসীন সারমেয়টার একটুখানি গায়ে হাত বুলোলাম। তারই ফলে কিনা জানিনে,
হঠাৎ ও এক প্রচণ্ড লাফ দিয়ে মেঝেতে গিয়ে ছিটকে পড়লো; ওর নথের আঁচড়ে আমার পাঞ্চাবির খানিকটা
ভিডে গেলো।

মেম-বৌদি ব'লে উঠলেন—ইত্র! নিশ্চয়ই ইত্র দেখেছে। বাব্বাঃ, ইত্র দেখলে জ্যাকির আর রক্ষেনেই। খুনুচেপে যায়।…তুমি কিছু থাছেল না যে ?

- ৬ঃ, টের খেয়েচি, কত আর গাবো ?
- —স্থাওউইচ থাও ? না কি হাম সংক্ষে কোনো প্রেজ্ডিস...



আশ্বিন, ১৩৪৫

—না, না, দে-সব কিছু নয়; এখন আর কিছু খাবো না।

দাদা বললেন—আছ ওয়েদার ভালো আছে; একটু টেনিস খেললে হয়। তুমি খেলো নাকি রণেন প্

কলেজে আমি একজন নাম-করা খেলোয়াড়; কিছু সে-কথা চেপে গিয়ে বললুম—না, আমি এখন উঠি।

দাদা বললেন—আমাদের ইয়ং মেন মোটে পেলে না। কেবল পড়া আর পড়া! এ জন্তেই তো আমাদের দেশের কিছু হচ্ছে না।

—হিটলারকে লেলিয়ে দাও দাদা, তাহ'লে সব পড়া বন্ধ হ'য়ে যাবে।—ব'লে আমি উঠল্ম।
বৌদি বললেন—শিগগির আর একদিন এসে। কিন্তু। হিট্-এর সঙ্গে আলাপ করবে। ভার্লিং
হিট !

(महे (य नानात वाष्ट्रि (थरक श्रांग नित्य (वरतानुम, वना वाष्ट्रना रम-ताखा जात माज़ार्हेनि।



একটি যদি ছোট্ট পরী পাই
ছোট্টপরী প্রজ্ঞাপতির মত
রামধন্থকের ওড়না দেওয়া গায়
উড়ে বেড়ায় ফুলের বনে যত।

তবে আমি কারুকে কি চাই!
করুক আড়ি সবাই যত পারে।
প্রজাপতি পরীর সাথে সাথে
যাই চলে সেই মায়া-নদীর ধারে।

কি হয় জানো নাইলে মায়া-নদী-ই ?

ছোট্ট হয়ে যাবো অনেক আরো,
রঙীন ছটি উঠবে পাখা পিঠে;—

ভখন ভোমরা আর কি চিনতে পারো!



ভরা সবাই ভাববে মনে মনে,
থোকনটা ত ভারী অহঙ্কারী !
সারা সকাল খেলতে এল নাক
বিকেল-বেলা ওর সাথে আজু আডি।

আমি এখন কি আর তাতে ডরাই
আড়ি!—তাতে বয়েই গেছে আমার !
প্রজাপতি-পরী আমার সাথী
রামধন্থকের রঙ আমারে। জামার।

ওদের কাছেই বেড়াই যদি উড়ে অবাক হয়ে থাকৰে ওরা চেয়ে। ভাববে, একি মজার প্রজাপতি এল রঙীন ভোবের মেঘে নেয়ে!

তথন আমার কি মজাটাই হবে ধরতে যথন করবে ছুটোছুটি; ফুলের বনে থাকব এমন মিশে থোঁজ পাবেনা হাজার মাথা কুটি'।

ফুরফুরিয়ে হঠাৎ যাবে৷ উড়ে
বলবে ওরা,—একি ! কেমন ফুল !
বলব তখন হেসে,—ছয়ো ছয়ো !
বোকার মতন এমন করে ভুল !

একটি যদি ছোট্ট পরী পাই
ছোট্ট পরী প্রজাপতির মত,
তবে আমি কারুকে না চাই
আডি সবাই করে, করুক যত।

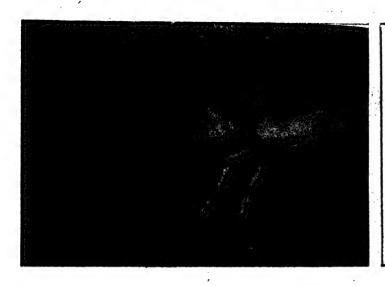

উপ্সাস
শ্রীসভীকান্ত গুহ
লিখিত
শ্রীগোপেশচন্দ্র চক্রবর্তা
চিত্রিত

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

একদিন সন্ধ্যাবেল। হৃষ্ঠ এসে বললে, "কপাল ভালে। ভোমার।"

আমি হেসে বললাম, "বেন বলো তো। আবীরলতার ফুল এনেছো বৃবি ?"

"উন্ধ" বলে' ঘাড় নাড়তে নাড়তে, চুলের গোছা সরিয়ে, আলগোছে কাণে মুথ রেথে স্থক্ষ বললে, "বজুনাথ যজ্ঞ করছেন। দেখে এলাম ধ্যেখনমে তোমার মৃতি পূজো হচ্ছে।"

আমি থানিক চুপ থেকে ভাবলাম, এ আবার কী রহস্ত। মহর্ষির প্রধান শিশ্য বজনাথ। তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে মাফুষ ধন্ত হয়ে যায়। সেই বজ্জনাথ কী চান আমার কাছে ?

কৌতৃহল হল। বললাম, "হুক্ত, একবার নিয়ে যাবে আমাকে ? চুপি চুপি লুকিয়ে দেখে আমবে।।"

স্থকঠের মুথে কে যেন কালি মেথে দিলে। তার ছটি চোথে ভয় ফুটে উঠলো। সে বললে, "তা হবার নয় রঙিলা। গোপনে বজ্রনাথ যজ্ঞ করছেন। শুধু সাতটি শিগ্য তাঁর সেধানে আছেন। মহর্ষি পিঙ্গলও বিশুবিস্প জানেন না। নহর্ষি জানলে রক্ষানেই। তাঁকে লুকিয়েই বজ্রনাথ যজ্ঞে বসেছেন।"

রহস্ত গভীর হয়ে আদে। কিছুই ভেবে পাইনা। বজুনাথ পূজো করছেন আমায়, মহর্ষিকে লুকিয়ে—

স্থক সহসা আমার একটি হাত ধরে বলে "রঙিলা, দেখো, একথা কাউকে বোলোনা যেন । মহর্ষি যেন টের না পান। বজ্বনাথের কাছে তাহলে লঙ্জার চূড়ান্ত হবে আমার।"

সেরাতে স্কণ্ঠ বজু নাথের যজ্ঞ পাহারা দিতে চলে'। গেছেএকাঘরে আমি অন্ধকারে বসে' আকাশ-পাতাল কত কী ভাবলাম। রাত একপ্রহর, ভূপ্রহর হল। তথন পাহাড়ীদেশের রাতপাণীর গান শুনতে শুনতে ক্থন আমার হু'চোথে ঘুম নামলো, কভুরাত হল! হঠাং একাঘরে কার পায়ের সাড়া পেলাম,



আখিন, ১৩৪৫

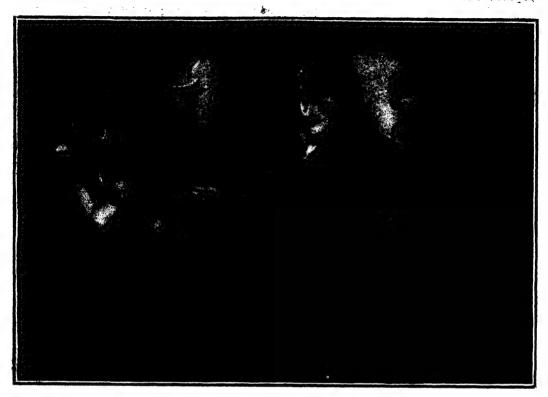

এ ফল নিয়ে আমি কি করব?

চক্মকি ঠোকার আওয়াজ হল, চাপাগলায় রাতের নিঃখাদের মত কার কথা ভনলাম, "রঙিলা। ওঠো, ওঠো।"

ধড়মড়িয়ে ক্ষেগে উঠে দেখি, ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। সামনে দাঁড়িয়ে আছেন বজ্বনাথ। তাঁর পিছনে তাঁর সাতটি শিয়া। সবার থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে স্থক । একাঘর আর একা নয়—রাতের রহস্তসভা সেখানে জম্জুমাট।

সেই আগুনের মত অপরূপ স্থলর বক্সনাথকে দেখে' আমার যেন আর বিশ্বাস হলনা। গল। শুকিয়ে গেল আমার। ফিদফাদের মত আমি একটু বলতে পারলাম, "তুমি কে!"

"আমি বজ্ঞনাগ। রঙিলা, এই নাও যজের ফল।"

বক্সনাথের হাত হতে ঘি-চন্দন মাখানো ফলটি নিয়ে আমি বিহবল স্বরে বললাম, "আমি— এফল দিয়ে আমি কী করব ১"

বজ্ঞনাথের গন্ধীর হৃদ্দর মুথ অপরূপ হাসিতে ভরে গেল। তিনি বললেন. "এই ফল এখন তুমি আমাকে ফিরিয়ে দাও। আমি হাঁটু পেতে বসছি, তোমার পায়ের ধূলো নিচ্ছি, শুধু বলো তুমি—আমি যা চাই পাবে।"



আমি থরথর করে কেঁপে উঠলাম, ভাবলাম পথকুড়োণো মেয়েকে নিয়ে এ কোন্চড়াস্ক ভামাসা? তব্ আমি বললাম, "কী চান বজনাথ।"

বজ্ঞনাথ হ'াটুপেতে বসে' পড়ে' বললেন, "আমি চাই অমরলতা। রঙিলা, বলো অমরলতা আমার হবে!" আমি ভাবলাম, এ কী ছেলেমাহ্যী এ কী পাগ্লামী! তবু আমি বললাম, "মহর্ষি পিশ্বলের জয়- হোক—তার আশীর্কাদে অমরলতা হোক আপনার।"

মহর্ষি পিঙ্গলের নাম শুনে বজুনাথের হৃন্দর মুখে জ্রকুটি জাগলো, তাঁর ছটি চোখ আগুনের মতন প্রক্ করে' জলে' উঠল। ভয়ঙ্কর হেনে বজুনাথ বললেন, "মহর্ষি পিঙ্গলের জয় হলে' বজুনাথের জয় আর হবার নয়। রঙিলা, অমরলতা তোমার। তুমি যাকে দেবে অমরলতা তার হবে।"

আমি বলতে গোলাম, "সে কী কথা বজ্ঞনাথ, মহর্ষি পিঙ্গল যে অমরলতার তপস্থী, আমি যে অমরলতার দাসী"—বাধা দিয়ে গঞ্জীর কণ্ঠে বজ্ঞনাথ বলে' উঠলেন, "মিছে কথা। কে বলে তুমি অমরলতার দাসী পরিঙলা, তুমি কি বুরছোনা তুমি অমরলতার কে ? তোমাকে না হলে অমরলতা পাওয়া চলেনা, পাঁচশো বছরের পরমায়ু ফাঁকি হয়ে' যায়—তাই না মহর্ষি একদিন মিশর থেকে তোমাকে নিয়ে এলেন মক্কভূমি আর মহাসমুদ্রের শেষে হিন্দুস্থানে। তুমি আজ আমাকে হাটুপেতে বস্তে দেখে অবাক হচ্ছ। শোনোর বিভিলা, একদিন মহর্ষি ঠিক এমনি হাটু পেতে বসে বলবেন, 'রঙ্গিলা, অমরলতা দাও আমায়।"

আমি ভাবলাম, তাই কি ? তা হলে আমি কি পথকুড়নো সামান্ত মেয়ে নই ? আমি কি মান্ত্য নই ? আমি কি মিশরদেশের আপুনুভোলা কোনো দেবী ?—একদিন পিরামিডের ছায়ায় পৃথিবীর পথে নেমে পথ কি ভূলে গেছি আকাশদেশের ? এতকথা জেনেই কি মহর্ষি নিয়ে এলেন আমায় ? মহর্ষি কি আমায় আসল কথা লুকোন্ডেন—আমি কি অমরলতার দাসী নই, দেবী ! আমার মুথের কথায় অমরলতার ইতিহাস কি হবে বদল ? মহর্ষি পিঞ্চল মুছে গিয়ে সেথানে ফুটে উঠনেন বছনাথ ?

. দেথলাম, বজ্রনাথের তৃটি চোখের তারা আকাশতারার মত ঝিক্মিক্ করছে—তা'থেকে ছায়াপথের আলোর মত একটা রহস্তরশ্মি যেন আমার উপর এদে পড়ছে।

আমি কী ভাবতে গেলাম, একবার মহর্ষিকে নাম ধরে' ডাকতে গেলাম, ভাবনা গুলিয়ে গেল. মুথের কথা মুথে রইল।

বৃদ্ধি লোপ পেলো আমার।

মহর্ষি পিঙ্গল শিক্সদের বর দিয়ে বলতেন, 'তথাস্ত।' মিশরের পথকুড়োনো মেয়ে আমি হঠাৎ বজ্রনাথের উদ্দেশে একটি হাত তুলে বললাম, 'তথাস্ত।'

পরদিন স্থকণ্ঠ এলো। চোথ ছুলে সে তাকাতে চায়না, মাথা হেঁট করে' থাকে। থানিকবাদে তার লক্ষ্য ভাঙে। হঠাৎ মাথা তুলে' সে বলে' ওঠে, "কাল বক্সনাথকে বর দিলে। দেবী, স্মামাকেও একটি বর দাও।"

একি পরিহাস ? না, সত্যিসত্যি ! দেখলাম, স্কুষ্ঠের চোথেমুখে পরিহাসের লেশ নেই।



আমি বললাম, "বড় হও, বীর হও, আর রঙিলাকে কথনো ভূলে না যাও, এই বর দিলেম।"

"নাঃ, বড় আর বীর হওয়ার বড় ঝৰুমারী। শেষটুকু শুধু নিলেম রঙিলা দেবী—তোমাকে যেন ভূলে না যাই, যেন ভোমাকে আবীরলভার ফুল এনে দিতে পারি, যেন গান শোনাতে পারি।"

আমি বললাম, "হুকণ্ঠ! কী হয়েছে তোমার বলতো! এত কথা কেন!"

হঠাৎ স্থকণ্ঠের মুখ কালো হয়ে আসে। একটু কাছে সরে এসে একহাতে আমার আঁচলের খুঁটটা মুঠ করে'ধরে' দে বলে, ''জানিনা কেন রঙিলা, কাল রাত থেকে হঠাৎ একটা ভয় এসে ধরেছে আমায়। মহর্ষির চোথে ধূলো দিয়ে বজুনাথের দলে ভিড়েছি, বজুনাথকে ছাড়বো সে সাহস নেই, বকে সে জোরও নেই। বজুনাথ আমার হাময়ে আঁকা হয়ে আছেন। কিন্তু কে যেন আমায় চুপিচুপি বল্ছে, "সাবধান। মহর্ষি পিঙ্গলের অভিশাপে সর্বনাশ হয়ে যাবে—বজুনাথ শেষ হয়ে যাবেন, সেই সঙ্গে আমরা।"

আমার বুক হুরু হুরু কেঁপে উঠল।

স্কণ্ঠ ফিস্ফাস করে' বললে, "আজ রাতে পঞ্চাশ হাজার সন্ধানী নিয়ে বজুনাথ যাচ্ছেন।"
অবাক হয়ে আমি বললাম "বজনাথ যাচ্ছেন—কোথায় '

শহর্ষি পিঙ্গলের কেলায়।" মনে মনে একটা হিসেব ধরে' স্থক্ঠ বললে, "পাঁচলাথ সন্ধানীর আড়াইলাথ অমরলতার খোঁজে ফিরছে—এথনো ফেরেনি। বাকী আড়াই লাথের পঞ্চাশ হাজার বজুনাথ হাত করেছেন। মহর্ষির দলে যে তুলাথ সন্ধানী আছে তাদের আজ ছুটি। তারা যে যার ঘরে ঘুমিয়ে থাকবে। যে পাঁচ হাজারের উপর কেলা পাহারা দেবার ভার ভারা বজু নাথের দলের লোক। বজুনাথের তুকুম পেলেই তারা পথ ছেড়ে দেবে। মহর্ষি পিঙ্গল আজ নিজেকে বাঁচাতে পাুরেন কিনা সন্দেহ। মহর্ষির তক্তে হয়তো বস্বেন বজ্বনাথ।"

जामि वननान. "की नर्वनान ! महर्षित्क थून कत्रत्छ याध्यहन वज्जनाथ !"

স্থক সান হেসে বললে, "বজ্ঞনাথ তলোয়ার বড় ভালোবাদেন। তিনি বলেন, তলোয়ারের মত বন্ধু মান্ধ্যের হুটি নেই। তলোয়ারের কোপে হাজার বছরের ঝগড়া একনিমেয়ে মিটে যায়।"

আমার মন কেঁদে উঠল। মহর্ষির শাস্ত উজ্জল ছটি চোখ, গভীর গন্ধীর কণ্ঠ, তাঁর সাধনা ত্যাগ— সব কিছু একে একে আমার মনে পড়ে গেল। ভাবলাম, হায়! বন্ধনাথ একী করতে যাচ্ছেন!

স্থকঠের একটা হাত শক্ত করে' চেপে ধরে আমি বললাম, "স্থকঠ। চলো, এক্লি বজুনাথের সক্ষে স্থামার দেখা হওয়া দরকার।"

স্থকণ্ঠ থমকে গেল । সে অস্পষ্ট গলায় বললে 'কিন্তু এসব কথা ভোমাকে বলতে বজুনাথ নিষেধ ক'রে দিয়েছিলেন যে!"

আমি বললাম "হংকণ্ঠ! বজুনাথ আমায় দেবী বলে জানেন। দেবীর পক্ষে মাহুষের মনের থবর জেনে নেওয়া অসম্ভৱ নয়। ভয় নেই । তোমাকে বাঁচিয়ে আমি চলব।"



একাঘরে জানালার পাশে বদে' আছি আমি। বাইরে অন্ধকার জমে' উঠেছে। পরিষ্কার ঝক্ঝকে নীল আকাশ থেকে গা ঢাকা দিয়ে ছায়ার দল নেমে আসছে। আমি ভাবছি এতক্ষণে বজুনাথের পঞ্চাশ হাজার সন্ধানী কেল্লা দখল করেছে না কি তারা এখনো পোলা তলোয়ার হাতে মহর্ষি পিঞ্চলের গুপুকোঠার-দিকে আধারে গা মিশিয়ে গুড়িস্কড়ি এণিয়ে চলেছে।

সকালে বজ্ঞনাথের ঘরে পা দিতে বজ্ঞনাথ চমকে উঠেছিলেন। অনেকটা সময় চুপ থেকে ধীরে ধীরে বলেছিলেন, "আচ্ছা! তোমার কথাই রাখবো দেবী রঙিলা। মহর্ষি রক্ষা পাবেন। একাঘরে জীবনের শেবদিনতক বন্দী থাকবেন তিনি। তবে কথা দাও, তুমি থাকতে অমরলতার তপস্থা আর কারো হবেনা, হবে ৬ধু বজ্ঞনাথের।"

আমি বলেছিলাম, "যদি মহর্ষির হাতে দৈবাং আজ বজ্জনাথ হটে যান. ভাহলে ?"

''তাহলে'ও অমরলতার তপস্তা হবে আমার—কথা দাও ।"

আমি বলেছিলাম, "মহধি বেঁচে থাকতে তাঁর হাত থেকে তপস্থা ছিনিয়ে নেওয়া দে কী করে সম্ভব বজ্ঞনাথ!"

বজ্ঞনাথ বলেছিলেন, "দেবী রঙিলা। এখনো অনেক কথা জানা নেই তোমার। শোনো তবে। রঙিলা দেবী, তুমি কি জানোনা অমরলতার ইতিহাদের নতুন পাঠ হুক্ত হয়েছে। অমরলতা আর মান্তবের চোথের আড়ালে নেই! আড়াইলাথ সন্ধানী মিছেই খুঁজে ফিরছে। কিন্তু মহর্ষির ধ্যানে হঠাৎ অমরলতা ধরা দিয়েছে, পাওয়া গেছে তার সবুজ্জীপের নিশানা। কত নদী কত সমুদ্রের শেষে কত যোজন পথ পেরিয়ে সেল্বীপ, মহর্ষি জেনেছেন। হুগোপনে মহর্ষি একপানা মানচিত্র এঁকেছেন—সেই মানচিত্র যার হাতে আসবে সে একদিন সবুজ্জীপে পৌছবেই। এখন মহ্বির তপত্যা শেষ, যারা পাহাত্ত ডিঙিয়ে সমুদ্র উদ্ধিয়ে চলতে জানে, তলোয়ারের কোপ হানতে জানে, এখন তাদের তপস্যা হুক্ত। ঋষি এখন সরে দাড়াবেন, বীর এসে হাত দেবে কাজে।"

আমি বলেছিলাম "মহর্ষির প্রধান শিশু বজ্জনাথ। বীর তো তিনি কম নন। মহর্ষির কাছে বীরের যোগ্য কাজটি চেয়ে নিন তিনি। মহর্ষির গায়ে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে লাভ কি ? মহর্ষি তাকে বাদ দিয়ে আর কাউকে অমরলতার নিশানা দিয়ে সেনাপতি করে পাঠাবেন, এ অসম্ভব বিশ্বাস করবে কে ? বক্সনাথ কেন মিছামিছি অধীর হচ্ছেন ?"

বজ্ঞনাথ তৃংখের হাসি হেসে বলেছিলেন, "রঙিলা দেবী! স্থথে আছে।। কিছুই জানো না তৃমি। অমরলতার যে ইতিহাস এখন চলছে তাতে মহর্ষি পিঙ্গলের পর ছিলেম অংমি। অমরলতার নিশানা জানবার পর মহর্ষি যে আমাকেই সবুজ্বীপের মানচিত্র হাতে দিয়ে তাঁর পায়ের ধূলো দিয়ে অভিযানে পাঠাবেন, সন্দেহছিলনা। কত কল্পনাই না ছিল আমার! ভেবেছিলাম অভিযানের কীর্ত্তি দিয়ে নিজেকে অমর করে' যাবে। আমি কিন্তু হঠাৎ ইতিহাসের পাঠ গেল বদলে—বক্সনাথ হটে গেল। হেসথানে এলো আর একজন।"

वन्ता वन्ता वक्कनात्थत मूथ निमाकन त्त्रात्व कात्न। इत्य शिर्याक्रिन, शना धरत' अत्मिकिन। वक्कनाथ



একট্ থেমে আবার ক্ষম করেছিলেন, "একদিন মহর্ষি ধানে দেখা পেলেন এক আশ্চর্যা পুরুষের। বিশাল বিরাটি পুরুষ। চোথে ভার আগুন জলে, কণ্ঠস্বরে বাজ যেন ধমকে ওঠে। মহর্ষি দেখলেন একথানা মন্ত তলোয়ার হাতে করে' দে ঝড়ের মত জাহাজে চেপে ছুটে চলেছে, অসংখ্য জাহাজে দে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। তার তলোয়ারের কোপে কাটাম্পুর পাহাড় জমছে। মহর্ষি ধানে স্থির করলেন, অমরলতার তপসা। হবে এর। বজুনাথ বাদ ধাবে।"

বজ্বনাথের গন্তীর কণ্ঠ আমার কাণে বেজে উঠেছিল, "রঙিলা, মহর্ষির ধ্যানে দেখা পুরুষ সামালা নয়। কিন্তু বজুনাথ, সেও তো তৃষ্ঠ নয়। ঘণা করে' তাকে হটিয়ে দেওয়া—আমি ভাবতে পারিনা রঙিলা। আজ রাতে মানচিত্র হাত ক'রব। জাহাজ তৈরী আছে। মাঝিমাল্লা সব তৈরী। কাল রাত না পোহাতে জাহাজে পাল উঠবে, বজ্বনাথের অভিযান স্কর্ক হবে। মহর্ষির ধ্যান-পুরুষ ধ্যানেই থাকুন। বোম্বেটে কালীভূষণ জাহাজে চেপে ক্রিতে জাহাজ পোড়ান, মান্ত্র্য মান্ত্রন, বোম্বেটেগিরিতে হাত পাকান—আমার পথ আটক হবার নয়।"

জানালায় বদে, দকল কথা আমার মনে পড়ে' গেল। সামনে একথানা কালে। পথেরের দেয়ালের মত জমাট জন্ধকার। দেই অন্ধকারের গায়ে আমি যেন দব ছবি দেখতে থাকলাম। দেখলাম, বজুনাথ যেন জাহাজে চেপেছেন, দেখলাম মাঝসমূদে হুর্লান্ত বোম্বেটে কালীভূষণ যেন বজুনাথের পথ আটক করেছে. বজ্পনাথের জাহাজের পাল যেন আগুনে জলে উঠেছে। দেখলাম বোম্বেটে কালীভূষণ যেন হাঁটু পেতে বসেছে মহর্দি তাকে যেন আশীর্কাদ করছেন। দেখলাম বোম্বেটে কালীভূষণ একখানা গেক্ষা পরে, অমবলতার জয় বলে হাঁক দিয়ে বেন জাহাজে চাপছে। দেখলাম একখানা আগুনভরা কালো মেঘ যেন অমবলতার পাহাড়ীরাজ্যের উপর নেমে আসছে, যেন অনেকদ্রের সবুজন্বীপের আঁধার সমৃদ্রে তুক্ষান উঠেছে, তলোয়ারে তলোয়ার লেগে সবুজন্বীপে যেন আগুন জলছে, তাতে যেন অমবলতার ফুল শুকিরে যাছে।

হঠাং অন্ধকার রাত যেন হংম্বপ্ল দেখে চেঁচিয়ে উঠল, অনেকদূরে মহর্ষির কেল্লার ছাতে যেন একসঙ্গে আনেকগুলো দশাল জ্বলল । সামনে পথে ঘোড়ার খুর খট্খট্ বেজে উঠল। একটা তেজী ঘোড়ার পিঠে চেপে কে যেন থানিকটা আলে। আর ধূলে। ছিটিয়ে ছুটে আসছে। ভয়ে উত্তেজনায় আমার নিংশাস বন্ধ হয়ে এলো। কে আসে ? মহর্ষির কেলায় কোন হুর্ঘটনা ঘটেছে কে জানে ?

আমার সাদাচ্ডে। দালানকোঠার সামনে আসতেই মশাল নিতে গেল। অক্ষকারে এক লাফে ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ছরনার করে' দৌড়ে এদে কে কপাটে তিনটে বিষম ধান্ধ। দিয়ে হাঁকলে "রঙিল। দেবী! দোর থোলো।"

কাঁপতে কাঁপতে আমি গিয়ে কপাট খুলে দিলাম।

সবৃক্ষ সাঁজোয়াপরা এক মূর্ত্তি মাথা সুইয়ে বললে, ''মহর্বি পিঙ্গলের জয় হোক। আমি সবৃক্ত সন্ধানী।" ধরাগলায় আমি বললাম, "কী থবর—এত রাতে"—

উত্তর হল, "বন্ধ নাথ ধরা পড়েছেন। মহর্ষি পিকলের ছকুম, রঙিলা মাকে এখনই কেলায় যেতে হবে।"

## THE BIRT

#### ঐঅৰ্জুনা দেবী ৱায়

তোমরা নিশ্চয় মজার মজার স্বপ্ন দেখ রাত্রে, না ? দিনের বেলা অবশ্য স্বপ্ন দেখার কোন মানা নেই কিন্তু দিনের বেলা স্বপ্ন না দেখাই মঙ্গল। সেই গয়লানীর গয় জানতো ? সেই যে মাথায় এক কলসী তথ নিয়ে গয়লানী চলেছে আর ভাবছে অর্থাং দিবা স্বপ্ন দেখছেঃ তথ বিক্রী ক'রে সে হাঁস কিনবে, হাঁস ডিম পাড়বে, অনেক ছানা হবে। আর সে বড় লোক হয়ে—ভাল কাপড় জামা পরে উৎসবে যাবে। উৎসবে স্থানর স্থানর ছেলেরা এসে তাকে বিয়ে করতে চাইবে—আর সে মাথা নাড়বে। আর যেই না মাথা নাড়া, অমনি সঙ্গে তার মাথার ওপর থেকে গড়িয়ে পড়লু ত্বের হাঁড়ি আর তার মধুর স্বপ্নের সব শেষ।

যাই হোক রাত্রে তো না ঘুমিয়ে উপায় নেই—আর ঘুমোলেই ত্'একটা স্বপ্ন দেখতেই হয়। কিন্তু যদি সকালে উঠে স্বপ্নগুলি তোমাদের লিখে রাখো তা হলে তা থেকে ভারী মজার মজার বিষয় জানা যায়। স্বপ্ন যে কত অদ্ভূত কত আজগুবী হয় তার কয়েকটি উদাহরণ আজ তোমাদের দেবো। কিন্তু জেনো স্বপ্ন কেবল নিছক আজগুবীই হয় না, কোন কোন স্বপ্নের কেমন একটা মানে থাকে, একটা কারণ থাকে। আমরা যে জিনিষগুলি বাস্তব জীবনে চাই. ভাবি, আশা করি, স্বপ্নে সেগুলি একটা রূপ নিয়ে ধরা দেয়।

স্বপ্যকে অনেকে বলে থাকেন ঘুমের অভিভাবক। কিন্তু শুধু তাই নয় আমাদের রোজকার একঘেয়েমি থেকে স্বপ্ন একটা স্থুন্দর মধুর এয়াড্ভেঞ্চার। স্বপ্ন ও রূপকথা বোধহয় একই সূত্রে গাঁথা। মার কোলে শুয়ে রূপকথা শুনতে শুনতে আমরা ঢুলে পড়ে সেই স্বপ্ন-রাজ্যে চলে যাই। কি অপরূপ সে রাজ্য—সেখান থেকে কি ফিরতে ইচ্ছে করে?

স্বপ্নের ঘটনাগুলি বেশীর ভাগই অস্বাভাবিক ও অদ্ভূত হয় বলে আরো ভাল লাগে। বাস্তব জীবনে এঘটনা তো সত্যি ঘটবে না। অবশ্য স্বাভাবিক ঘটনাও আমরা প্রায়ই স্বপ্নে দেখে থাকি।



কিন্তু মজার স্বপ্নের কথা আমরা আজ বলছিলাম। কোন কোন স্বপ্ন সত্যি যেমনি অসম্ভব তেমনি এত স্থান্দর হয় যে রূপকথাও হার মানে। শুয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখতে ভারী ভাল লাগে, আর কিছুতেই জাগতে ইচ্ছে করে না—ভাই না ?

একটি ছোট আট বছরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছিল!—তার শোবার ঘরে আকাশ থেকে নেমে সূর্য্য ও চন্দ্র বেড়াতে এসেছে আর ঘরে এমন জায়গা নেই যে মেঝের ওপর সে চলতে পারে। কাজেই তাদের দেশে স্বর্গে সে উঠে বেড়াতে গেল। আর গিয়ে দেখলে সেখানে সে কি অগুনতি আলো আর কত নানা রংবেরং!

আর একটি ছোট মাট বছরের ছেলে বড় তাজ্জব শ্বপ্ন দেখেছিল। শ্বপ্ন দেখেছিল যে, তাকে স্নান করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্নান করাবার পর তাকে নিঙড়োন হোল, নিঙড়ে শুকোবার জন্ম দড়িতে তাকে ঝোলান হোল। ঝুলতে ঝুলতে এমন সময় এলো বিষ্টি—তথন তার মা তাড়াতাড়ি তাকে নিয়ে ঘরে গেলেন 'ইস্ত্রি' করতে। আর ইস্ত্রির গরম লোহা যেই ছঁয়াক করে তার গায়ে লেগেছে অমনি তার ঘুম ভেঙ্গে গেল—দেখে বিছানায় সে চুপটি করে শুয়ে আছে।

তারপর এই মজার স্বপ্নগুলি শোনঃ

এগার বছরের একটি মেয়ে স্বপ্প দেখল—তাকে কবর দেওয়া হচ্ছে! আর তার স্কুলের বন্ধুরা তার কবরের ওপর কত ফুল দিয়েছে কিন্তু তা তার মোটেই ভাল লাগছে না। যেই সে মুখে বিরক্তির শব্দ করেছে অমনি সে দেখে কোথায় কবর, নরম তুলোর বিছানায় সে শুয়ে আছে।

বার বছরের একটি ছেলে একবার স্বপ্ন দেখেছিল যে একটা মস্ত মাথা-ওয়ালা পোকার সঙ্গে সে থুব তর্ক করে রেগে তার মাথাটা দিলে কেটে। তথন পোকার লেজের দিকটা তাকে তাড়া করে বলতে লাগলঃ দাও শীঘ্র আমার মাথা ফেরং, শীন্র দাও বলচি ! আর লেজের ধমক থেয়ে তার ঘুম গেল ভেঙ্গে।

একটি তের-চোদ্দ বছরের মেয়ে বড় মজার স্বপ্ন দেখেছিল। ইংরাজিতে একটা কথা আছে না—To rain cats and dogs—অর্থাৎ ভয়ানক বিষ্টি হওয়া ? এখন সে মেয়েটি স্বপ্ন দেখলে যে ঝড়জলের মত আকাশ থেকে জ্যান্ত কুকুর বেড়াল ঝপাঝপ্ পড়ছে। এই সেদিন করাচীতে একটি চাকরাণী এইরকম একটা স্বপ্ন দেখেছিল, আকাশ থেকে মাছ-বিষ্টি হচেচ ! এখন এর মজার ব্যাপার হচেচ, যে, তার কয়েকদিন পরে সত্যিসত্যিই

দেবী রায়



আশ্বিন ১৩৪৫

করাচীতে মাছ-বিষ্টি হয়েছিল। অবশ্য মরা মাছ। তুএকটা মাছ নাকি সংরের ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে রাখা আছে।

একটি বারো বছরের বধির ছেলে খবর পেয়েছিল যে সমুদ্রে এক তুর্ঘটনায় তার বাবার একটি পা নাকি ভেঙ্গে গিয়েছে। প্রায়ই সে তাই রাত্রে 'পা" সম্বন্ধে কিছু না কিছু স্বপ্ন একটা দেখত। একরাত্রি যা দেখলে তা সে একেবারে তাজ্জ্ব। সে দেখলে একটা পা তার শোবার ঘরে পড়ে আছে, সে তাড়াতাড়ি সেটা দেখতে গেল কিন্তু ওমা এ যে একেবারে তার নিজের পা'র মত! হঠাং সেই পা'টা লাফিয়ে উঠে তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। অনেক ছোটাছুটির পর পা'টা তাকে হঠাং ধরে ফেললে!— আর ধরে তাকে এমনি নাড়া দিলে যে—নাড়ার চোটে তার ঘুমই ভেঙ্গে গেল।

এমনি কত মজার স্বপ্ন আমরা দেখি। কিন্তু আমাদের রোজকার জীবনের সঙ্গে প্রত্যেক স্বপ্নটারই কিছু না কিছু ছোট্ট প্রচ্ছন্ন যোগ আছে। তোমরা যদি এমনি বা এর চেয়েও অভুত আজগুবী স্বপ্ন দেখ, তাহলে নিশ্চয়---রংমশালে জানিয়ো।



## काङ्बा डेभजाकाश्च

#### পারুল সেনগুপ্তা

অনেকদিন ধরে আমাদের জল্পনা চল্ছিলো—কান্ধড়া বেড়াতে থেতে হবে। বেড়াবার হিসাবে এই উপত্যকাটি অন্তানা দৃশ্যবহুল পর্বতাবলীর সমকক্ষ তো বটেই বরং অনেকাংশে আরও স্থানর। লাহোর থেকে কান্ধড়ার দূরত্ব মাত্র ছইশত মাইল। তাই এবার যথন আমার বাবার এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধ কান্ধড়া উপত্যকার পাল্যপুর থেকে আমাদের সেথানে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন, আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না।

সোমবার, ১৩ই জুন রাত্রের টেণে আমরা লাহোর থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সেদিন সকাল থেকেই বরুণ দেবতা আমাদের উপর প্রসন্ধ ছিলেন। উপযুগপরি কয়েকদিন রৃষ্টি হওয়ার গ্রীয়ের দয়ভাপ থেকে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছিলাম। আমাদের ট্রেণ ছাড়ার পরই আরও জোরে রৃষ্টি নামল—সঙ্গে সঙ্গে ভয় হলো—বৃষি আমাদের ভ্রমণ ময়া পথেই শেষ করতে হয়। কেনু না—বেশী রৃষ্টি হলে কাঙ্গুড়া উপত্যকার রেলপথে প্রায়ই পাহাছ থেকে পাথর ভেঙ্গে পড়ে, গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়। রাত্রি তুইটায় আমর। পাঠানকোট জংশনে গাড়ী বদল করে ছোট গাড়ীতে চড়লাম। পাঠানকোট (ষ্টেশনটি কাঙ্গড়া পর্বত্যালার পাদমূলে অবস্থিত!

আমাদের প্রোত্রামে ছিল প্রথমে জ্বালামূপী দেখতে যাওয়। কাঞ্চার মধ্যে জ্বালামূপী প্রসিদ্ধ তাঁথছান, সমস্ত ভারতবর্ষ থেকে লোকে এখানে দেবী দর্শন করতে আদেন পীঠস্থান বলে। ভোরে যখন আমরা জ্বালামূখীরোড় ষ্টেশনে পৌছালাম তখনও রৃষ্টি হচ্ছে এবং সংবাদ নিয়ে জ্বানা গেল দেখান থেকে মন্দির প্রান্ত ১১ মাইল—মোটরের রাস্তার অবস্থা রুষ্টিতে শোচনীয়। কয়েকদিন পূর্কেই নাকি এখানকার স্থপারিনেটেণ্ডেন্ট পুলিশ ও সিভিল সার্জ্জন্ এই পথে মোটর নিয়ে গিয়ে আটকে পড়েছিলেন। এই সংবাদে আমরা আর এখানে নামবার সাহস পেলাম না। সোজা পালমপুর গিয়ে নামলাম বেলা ৯॥০ টায়। রৃষ্টি তখন ধরেছে, চারিদিকের পাহাড়ে জলে ধোয়া সরুজের মেলা বসেছে। পাইন ও চীর গাছের মাথা থেকে তখন ও টপ্টপিয়ে জল পড়ছে। উচু পাহাড়গুলির মাথা সাদা তুষারে ঢাকা যেন একরাশ তুলো পিজে কেউ জড় করে রেখেছে। ভারই মাঝে মাঝে যেখানে বরফ গলেছে সেখানে পাহাড় দেখা যাচ্ছে দূর থেকে দেখে মনে হয় একমাথা শুল্র পক্ষেণ্ডের মধ্যে তুচার গাছি কাঁচা চুল।

পালমপুর আর কাঙ্গণর মাঝখানের রেলপথের দৃষ্ঠ বড় স্থন্দর। স্থানে স্থানে রেলপথের একপার্থে গভীর থাদ ও অক্স দিকে উঁচু পাহাড়। থাদের পাশেই অনেক নীচে পার্বেত্য নদী বাণগঙ্গা—বরফগলা জল নিয়ে পাথরগুলির উপর দিয়ে নেচে নেচে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে গাছপালা—মাঝে মাঝে ছোট্ট গ্রাম—



কান্ধড়া উপত্যকায় পাকল সেন গুপুট

আশ্বিন ১৩৪৫

কাশ্ব দাবাসীদের। প্রাম থেকে প্রামান্তর যাবার জন্য পাহাড়ের গায়েই চলা পথ—'পাক জ্ঞী'। অনেক জায়গায় তৃপাশ থেকে তটো পাহাড় এসে হঠাৎ থেমে গিয়েছে, মাঝখানে গভীর খাদ, সেখানে রেলের যে সেতৃ নিশ্মিত হয়েছে তার কোন থাম নেই একটা ইম্পাতের লাখীএর উপর সমস্ত সেতৃটি দাড় করিয়ে রেণেছে। এটা নাকি একটা মস্ত বড় ইঞ্জিনীয়ারিং কায়দা। এইরূপ একটা সেতৃ বাণগঙ্গার উপর পালমপুরের নীচেই আছে।

পাঠানকোট থেকে পালমপুরের মাঝে কাঞ্চাই স্বচেয়ে বড় সহর। এখানে মিশনারীদের হাসপাতাল, স্থল, একটী পুরাতন কেল্লা ও কাঞ্চা মন্দির নামে দেবীর এক বছ পুরাতন মন্দির আছে। এই মন্দির নাকি হিন্দুরাজাদের তৈরী (



পালামপুর ষ্টেশন



যোগীন্দ্রনগর ( Power Station

পালামপুরের চারিদিকেই চা বাগান। এথানে যে চা তৈরী হয় তা সবুজ চা ("গ্রীন্টি")। মানো নাঝে চা তৈরীর কল ও আটা তৈরীর কল আছে। একে "পাণ চাকি" বলে। এগুলি জলের ঘুনী দিয়ে চলে।

"এন টি" এখান থেকে কাশ্মীর অঞ্চলে চালান যায়। পালামপুরে তুইদিন থেকে আমর। প্রাচীন বৈজনাথ মন্দির দেখতে যাই। কথিত আছে যে, মহারাজা রাবণ মহাদেবের তপস্থা করেছিলেন এইগানে বসে। মহাদেব তাঁকে নাকি এইস্থানেই 'মৃত্যুবাণ' দিয়েছিলেন। বৈজনাথ মন্দিরে আমরা মোটর করে আসি। শোটরের রাস্তা রেললাইনের মতই পাহাড়ের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে গেছে। বৈজনাথ থেকে তৃতিন মাইল যাবার পর 'মস্তি' ষ্টেট আরম্ভ হয়। 'মস্তি' ষ্টেটের রাজারা সেন বংশীয়। কথিত আছে এঁরা বল্লালসেনের বংশধর এবং এঁদের পূর্ব্বপুরুষেরা বাংলা দেশ থেকেই ওখানে গিয়েছিলেন।

বৈজনাথ থেকে আমরা যাই যোগীন্দ্রনগর, এই রেল লাইনের শেষ ষ্টেশন। যোগীন্দ্রনগর নামকরণ হয়েছে মণ্ডি ষ্টেটের ভূতপূর্ব্ব রাজা যোগীন্দ্র সেনের নাম থেকে। বৈজনাথ থেকে যোগীন্দ্রনগর আরও





আশ্বিন, ১৩৪৫

খানিকটা উচ্তে উঠে আবার নামতে হয়। তাই এথান থেকে ট্রেগে ছটো ইঞ্জিন লাগে। পাঞ্জাবের বিখ্যাত হাইড্রো-ইলেক্ট্রীক পাওয়ার হাউদ্ এই যোগীক্রনগরে অবস্থিত। এতবড় হাইড্রো-ইলেক্ট্রীক Scheme ভারতের আর কোথাও নেই ৷

যোগীন্দ্রনগরে পৌছাবার পর প্রথম দিন সন্ধ্যায় আমরা ওথানকার 'পাওয়ার হাউস্' দেখ্তে যাই। এথান থেকে যে ইলেক্ট্রীসিটি তৈরী হয় সে বিহাৎ তার যোগে সোজা পাঠানকোট গুরুদাসপুর, লাহোর,





ৰোট ( Head Works )

ট্রাক্ ও ট্রাকের লাইন (যোগীন্দ্রনগর)

প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হচ্ছে। সমস্ত পাঞ্চাবের বড় রড় সহরে—একদিকে দিল্লী এবং অন্য দিকে রাওলপিণ্ডি পর্যান্ত থাকে এথান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় ভার ব্যবস্থা চল্ছে। এর,উদ্দেশ পাঞ্চাবের সমত কলকারখানা বিহাতে চল্বে এবং তাতে পাঞ্জাব উন্নত ও অর্থশালী হবে।

যোগীন্দ্রনগর থেকে আমরা পাহাড়ের উপর ব্রোট্ দেখতে যাই, যেখান থেকে জল নেওয়া হচ্ছে। সেখানে যেতে হলে Hydroelectric Dept.এর অন্তমতি নিতে হয়, কিন্তু নির্মালবাবু ( যার বাড়ীতে আমরা উঠেছিলাম ) থাকায় আমাদের দে সব হালাম। হয়নি। সেথানে যেতে হলে ট্লি ট্রাকে পাহাড়ে উঠতে হয়। ট্রলিথানা একটা মোট। তারের দড়ি দিয়ে বেঁধে ওপর থেকে টেনে নেওয়া বা নামিয়ে দেওয়। হয় এই টেনে নেওয়া বা নামিয়ে দেওয়ার ঝাপারটা বিতাতের সাহায়েট্ই হয়। আমরা যথন ট্রাকে উঠলাম তথন সকাল ৮॥ • টা। ট্রাক্থানা একথানা ভক্তা ছাড়া কিছুই নয়, তার নীচে ছ জ্বোড়া চাকা। টাকে একবারে ওয়ে পড়তে হয় কিন্তু পাহাড় জায়গায় জায়গায় এত দোজ। উচু যে যনে হয় আমর। ট্রাকে শুরে নেই বসে আছি। সেইথান দিয়ে যাবার সময় নীচের দিকে চাইলে মাথা ঘুরে ওঠে। ট্রাকথানা চলে লাইনের উপর দিয়ে আর হই লাইনের মাঝথানে Pulleys আছে।

কাঙ্গড়া উপত্যকায় পাৰুল সেন গুপুট



ট্রাক টেনে তোলার দড়ি এই Pulleyর ওপর দিয়ে গেছে। যেগান থেকে এই দড়িটানা হচ্ছে সেগানে খুব বড় একটা রোলারের গায়ে দড়িটা জড়ান আছে, আর সেই দড়ির হুটো মুখে হু'থানা ট্রাক বাঁধা আছে— যথন একটা উঠে তথন অনুটা নামে।

যোগীন্দ্রনগর থেকে প্রথম ট্রাকে আমর। উঠলাম ৫,৫০০ ফুট। সেথানে আবার ট্রাক বদল করে উঠলাম আরো ২,৪০০ ফুট। এই জায়গা থেকে হেঁটে প্রায় ১১ মাইল পথ চলার পর আমরা যে জায়গায় পৌছালাম, তার নাম Head gear, আর এ জায়গাটা ৮,৩০০ ফুট উচ। এখান থেকে আবার আমরা টাকে করে ১০০০ ফুট নামার পর টাকের দড়ি বদল করা হল। এই দড়ি বদল এক বিপজ্জনক ব্যাপার। তথন মনে হচ্চিল যদি একবার কোনও রকমে দড়ি বদল করার পর্বেই টাক চলতে আরম্ভ করে তাহলে আর ফিরতে হবে না, এথানেই চিরসমাধি। এথান থেকে আরো ১০০০ ফুট নীচে নেমে আমরা উল (uhl) নদীর ধারে এসে পৌছালাম। ওপর থেকে উল নদী দেখে মনে হচ্ছিল একটা রূপার তার পড়ে আছে। নীচে এদে দেখলাম নদী বেশী চওড়া নয় তবে স্লোভ এত বেশী যে কুটো পড়লে ত্ব'থানা হয়ে যায়। এ জায়গার দশ্য এত স্থন্দর যে বর্ণনা করা যায় না। উলের ধারে ধারে প্রায় একমাইল চলার পর আমর। এদে পড়লাম উল নদী ও লম্বাডাগ নদীর সঙ্গমন্থলে। এই জায়গাকে Headworks বলে। এইখান থেকে Hydroelectricas টানেল কেটে জল বার করে নেএয়া হয়েছে। উল নদীর জল বরফের মত ঠাওা-আর বার মাস্ট এই রক্ম স্রোত নদীতে থাকে—তাই জলেব অভাব হয় না। এজন্যে এর জল ইলেকটী ক 'পা ভয়ার' (power) তৈরীর জন্ম বাবহৃত হবার উপযোগী বলে এইখানে হাইড্রোইলেকটা ক পাওয়ার ষ্টেশন (Hydroelectric power station ) তৈরী হয়েছে। অতীব জটিল কলকজাও যে প্রকৃতিরই সাহায়ে চালান যেতে পারে হাইড্রোইলেকটা ক স্কীম তারই একটা দুষ্টান্ত। এইখান থেকেই আমরা প্রত্যাবর্ত্তন করি। যখন আবার যোগীন্দ্রনগর এসে পৌছাই তখন বিকাল ৬টা।

তারপরদিন আমর। যোগীজনগর থেকে বিদায় নিয়ে আবার লাহোর রওনা হলাম।



## লাঠিয়াল পুলিনবিহারী

#### শ্রীমতী প্রতিভা দত্ত

বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে একটা অপবাদ শুনা যাইত,—বাঙ্গালা ভারু, বাঙ্গালী কাপুরুষ, বাঙ্গালীর মধ্যে বীর জন্মগ্রহণ করে নাই। এই কথা শুনিতে শুনিতে বাঙ্গালীর মনেও ধারণা জন্মিরাছিল যে, তাহার। বৃষ্ধি শত্যি সত্যি ভারু ও তুর্বল, কিন্তু বাঙ্গালী চিরকাল সভ্যি সত্যিই তুর্বল ছিল না। পরশ্রীকাতর বিদেশী ঐতিহাসিকের লেখনিমুখে ঐসব কথা বাহির হইয়াছে, উহা মিখা। বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাহার প্রমাণ রহিয়াছে। বাঙ্গালী রাজ্য পরিচালনা করিয়াছে, বাঙ্গালী দেশ বিদেশে গিয়া নিজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। প্রতাপাদিত্য কেদার রায়ের মত বীর স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছে। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ছিল বীর, যোজা, শক্তিমান পুরুষ। এমন কি বাঙ্গালী নারীও লাটি হাতে বাঘ তাড়াইয়াছে। স্কুত্রাং 'বাঙ্গালী ভারু কাপুরুষ' এমন কথা আমরা মানিয়া লইতে পারি না।

অবশ্য বাঙ্গালীর বন্দুক কামানের বহর তেমন ছিল না, কিন্তু যাহ। ছিল তাহার দারাই বাঙ্গালী দ্বিগ্রিজয় করিয়াছে। বাঙ্গালীর ছিল লাঠি, ঐ লাঠিই ছিল তাহার থাঁটি পরিচয়। সেকালের শিক্ষিত লাঠিয়ালগণের অসীম ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়াই বন্ধিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন —

"····লাঠি, তুমি বাঙালীর আক্র পরদা রাগিতে, মান রাগিতে, ধন রাগিতে, জন রাগিতে, সবার মন রাগিতে, বদ্মাইস্ তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাত তোমার জালায় বাস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নির্স্ত ছিল, তুমি তথ্নকার পিনাল কোড ছিলে।"

সেকালের জমিদারের পাইক, পেয়াদা ও লাঠিয়ালদের সাহস ও শৌর্যাবীর্য্যের কাহিনী আজও লোকের মুথে মুথে কিংবদন্তীতে জীবিত রহিয়াছে। বিক্রমপুরের যুদ্ধের পর আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কেদার রায়ের রাজ্য তাঁহার প্রধান অমাত্য রঘুরামের হাতে দিয়া যান। রঘুরামের প্রধান স্র্দার রামমালিকের অন্ত লাঠি খেলার কথা আজও লোকে গাহিয়া থাকে :—



লাঠিয়াল পুলিনবিহারী শ্রীমতী প্রতিভাদত্ত

রাম মালিকের লাঠি
ববুরায়ের মাটী।
উঠলে লাঠির ডাক,
দৌড়ে পালায় বাঘ।
গুলি ফিরে ঝাকে
রামের লাঠির পাকে।
মালিক ধবে লাঠি,
যম যেন দে খাটি।

এমন কত রামমালিক দেকালের বাঙ্গলার ঘরে ঘরে বিরাজ করিত।

বস্তুত: লাসি-খেলোয়াড়ের অভাব বাঙ্গলা দেশে কোন কালে হয় নাই। বাঙ্গালীর শক্তিসাধনার ইতিহাস লাসিয়ালগণের ইতিহাসের সঙ্গে অবিচ্ছেত্ত ভাবে জড়িত।

কিন্তু এই ইতিহাসের ধার। যথন পুষ্ঠিব অভাবে শুক্ষপ্রায় তথন বাঙ্গলায় এক শক্তিমান পুরুষের আবিভাব হইল। তিনি পুলিন বিহারী দাশ। দেশের শিক্ষিত তরুণদের ভিতর ইনিই ন্তন প্রথায় লাঠিখেল। শিক্ষার প্রবর্তন করেন। অত্যাত্ম লাঠিয়ালগণের সঙ্গে তুলনায় এইখানেই পুলিনের পার্থকা ও শ্রেষ্ঠেম্ব। বিশেষ করিয়া ভোট ও বড় লাঠির এমন স্থান্দর নিয়মে ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষাদান ভারতের কোন প্রদেশেই ইইয়া উঠে নাই।

১৯০০ সালের কথা। পুলিনবিহারীর প্রথম লাঠিখেলা শিক্ষার আরম্ভ হয় একজন মুসলমান লাঠিয়ালের নিকট। ইহার কিছুদিন পরে লর্ড কার্জন যথন ঢাকায় আসেন তথন ঢাকার নবাব সাহেব প্রসিদ্ধ লাঠিয়াল খ্রোঃ মার্তাজাকে লাঠিখেলা দেখাইবার জন্ম ঢাকা আনেন। মার্তাজা ছিলেন একজন যাতৃকর। ঠগীদের সঙ্গে জেলে থাকিবার সময় ভিনি তাহাদের কাছে লাঠি খেলা শিখেন। ঢাকা কলেন্দ্রের প্রিলিপাল ডাঃ পি, কে, রায় মার্তাজাকে একদিন কলেজ প্রাঙ্গনে খেলা দেখাইতে আমন্ত্রন করেন। এই সময় পুলিন তাঁহার নিকট লাঠি খেলা শিক্ষার স্থযোগ পাইলেন। ইহার পর মার্তাজা যখন শ্রীরামপুরে থাকিতেন, ভখন পুলিন শ্রীরামপুরে যাইয়া মার্তাজার খেলার পদ্ধতি দেখিয়া এবং তাঁহার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করিয়া ধীরে ধীরে লাঠি সম্পর্কিত কতকগুলি তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া লন। লাঠিখেলা শিক্ষার প্রতি পুলিনের ছিল তুর্ববার আগ্রহ ও চেষ্টা, স্কুতরাং পথেরে ইঙ্গিত ভিনি আপনিই পাইয়াছিলেন। পুলিন এখন হইতে কয়েরজন শিষ্য করিয়া তাহাদিগকে কিছু কিছু



কিছু শিক্ষাদান আরম্ভ করিলেন। ঐ শিক্ষার সময় তিনি কতকগুলি নৃতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। তিনি জানিতেন সংযম ভিন্ন উন্নতি অসম্ভব। যা' তা' ভাবে লাঠি পরিচালনা করিলে কোন লাভ হইবে না; ইহাকে একটা সুশৃঙ্খল রূপ দিতে হইবে। তিনি লাঠিখেলা সম্বন্ধে আরও জানিবার জন্ম অমুসন্ধিৎসু হইয়া ঘুরিতে লাগিলেন।

স্থাকের রাজার ভাতৃপুত্র কর্ত্ ক সঙ্কলিত একখানা সংস্কৃত পুস্তক, বোলপুর শান্তি নিকেতন হইতে কয়েকটি সংস্কৃত ও বাংলা পুস্তক এবং Capt. Opert ও তরামদাস সেনের ভারতবর্ষীয় অন্ত্রশন্ত্র সম্পর্কিত পুস্তক প্রভৃতি হইতে বিভিন্ন তর সংগ্রহ করিয়া এবং বড় লাঠি, ছোট লাঠি, গদা, ছুরি, অসি, তীর, ধমুক, পরশু, ভিন্দিপাল, যুযুৎস্থ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় অন্ত্র ও কৌশল প্রয়োগ ব্যবহার শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজে অভিজ্ঞ হইয়া তিনি শিষ্যদিগকে শিক্ষা দান করিতে থাকেন।

এই সময়ে বীরান্টমী পূজা ও ডাঃ পি, কে, রায় মহোদয়ের বিদায় উপলক্ষে পুলিন সর্ববপ্রথম সাধারণের সমক্ষে তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য লাঠি খেলায় কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রশংসা লাভ করেন। তথন হইতেই পুলিনের নাম ছড়াইয়া পড়ে। সেই সময়ে তিনি ঢাকা কলেজে লেবরেটরী এসিস্টেণ্টের কাজ করিতেন।

১৯০৫ সালে কলিকাতার ব্যারিষ্টার মিঃ পি, মিত্র, বিপিন পাল প্রমুখ নেতাগণের উল্লোগে বাঙালী যুবকদের মধ্যে শরীর চর্চার আন্দোলন পূর্ণরূপে মূর্ত্ত হইয়া উঠে। নানাস্থানে ব্যায়াম চর্চার সমিতি গঠিত হয়। ঢাকায়ও পুলিন যুবকদিগকে লাঠি খেলা শিখাইতে আরম্ভ করেন। মাঝে মাঝে স্বামীবাগ আশ্রম-ময়দানে কৃত্রিম যুদ্ধের (mock-fight) অনুষ্ঠান করিতেন। তুই বংসরের মধ্যেই ব্যায়াম চর্চার ফলে তরুণদের চেহারা বদলাইয়া গেল। যাহারা অলস, তুর্বল, ভীরু বলিয়া লোকের বিদ্রেপ লাভ করিত, শক্তির যাত্তপর্শে তাহারা বেন মুহুর্ত্তের মধ্যে স্কুস্ক, সবল ও শক্তিতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল। লোক দলে দলে সভ্যবদ্ধ হইতে লাগিল। লাঠি শিখিয়া আত্মরক্ষা এবং নারী রক্ষায় উদোধিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে কৃত্রিম লাঠির লড়াই বাঙালী যুবকের প্রাণে শক্তিচর্চার বিপুল আন্দোলন জাগাইয়া তুলিয়াছিল। আঘাত না খাইলে কেহ আঘাত দিতে পারে না, আবার মারায়ারি করিতে হইলে দশটা মার পিঠ পাতিয়া সহা করিবার ক্ষমতা ও সাহস থাকা চাই—কৃত্রিম লড়াইয়ে এই সমস্ত সাহস, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি গুণাবলীর অমুশীলন হয়। তুই দল যখন লাঠি হাতে চীৎকার করিয়া পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিত, এবং লাঠির ঘাত প্রতিঘাতে খেলার মাঠ কম্পিত হইয়া উঠিত তখন সে একটা দেখিবার দৃষ্য ছিল। প্রাচীন ইতিহাসের



ধারাকে, রক্ষা করিয়া এমনি করিয়াই সেদিন জাতি গঠন করিবার একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

১৯০৬ সালে একবার প্রায় দ্বিসহস্রাধিক ত্র্বত্ত পুলিনের বাড়ী আক্রমণ করে।
তথন পুলিন মাত্র পাঁচ ছয়টি বালকসহ তাহাদিগকে হঠাইয়া দেন এবং আক্রমণকারীদের মধ্যে
প্রায় পঞ্চাশ বাটজন লোক গুরুতররূপে আহত হয়। ১৯২৬ সালে কলিকাতায় যখন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাঁধে তখন পুলিন উহার প্রতিরোধকল্পে অত্যাশ্চর্য্য কাজ করিয়াছিলেন। মন্দির
রক্ষার্থ তিনি জীবনের মমতা ভূলিয়া দিবারাত্র প্রহরা দিয়াছেন। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ী
বিপক্ষদল কর্তৃক বহুবার আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু কেবল পুলিনের বীরত্ব ও কর্মকৌশলে
তাহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। মেছুয়াবাজ্ঞারে পুলিনের বাড়ীর নিকট একবার
ত্র্ব্তের দল আক্রমণ করে কিন্তু পুলিনের স্থাঠিত রক্ষিদল কর্তৃক তাহারা সম্পূর্ণরূপে
প্রতিহত হয়।

যিনি ত্র্বত্ত ভীরু বাঙালীর প্রাণে সাহস ও শক্তি আনিয়া দিয়া তাহাকে জ্বাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছেন সেই বীর বাঙালী আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিয়া বাঙালীকে বীর্য্যের পথে পরিচালিত করুন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।



### দাদার ঘুঁড়ি

#### কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাথ্যায়

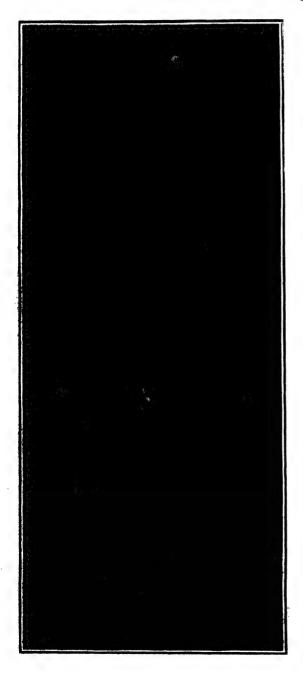

দানা তুমি ওড়াও ঘুঁড়ি ছাতের ওপরে

এক্টি পাশে চুপ্টি বারে থাকি:
পোলা আকাশানীল হয়েছে মেধের কিনারে,

নিজের মনে সোনার স্থপন আঁকি।

মন্ধার রঙের হাজার খুঁ ড়ি উড়্ছে আকাশে
কেউ বা নীল কেউ বা শাদা লাল,
তোমার ঘুঁ ড়ি বৃক ফুলিয়ে উড়্ছে তাদের পাশে
নীল আকাশে উড়িয়েছে তার পাল।

মেঘের পাহাড় লাল হয়েছে প্লাশ ফুলের মৃত কত রঙ—গাঢ় ফিলে নীল: বকের সারি দিচ্ছে পাড়ি কোন্সে নদীর কের সোনার বালু ক্ষছ বিলিমিল।

ভোমার ঘুঁড়ি দিগ্বিজয়ী ঘোরে থেয়াল মত আকাশথানি এপার-ওপার দিয়ে, সজ্যে হলে রাত্রি যথন ঝোলায় তারার বাতি তোমার ঘুঁড়ি তথন আদে ফিরে।

আমি যদি দিগ্বিজয়ী তোমার ঘুঁড়ি হতাম যেতাম উড়ে অনেক দূরে চলে, সজ্যে হলে অন্ধকারে আকাশ কালো হয়ে যেথানেতে তারার বাতি জলে।

পল্কা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের তরোয়াল দাঁতার দিয়ে যেতাম ঘুঁড়ির মত, অনেক দূরে যেথানেতে ২পন বুড়ির গ্রাম ভাড় করেছে ছোট্ট তাকা যত।

নানা তৃমি ওড়াও ঘুঁড়ি ছাতের ওপরে একটি পাশে চুপ্টি করে থাকি: খোলা আকাশ নীল হয়েছে মেঘের কিনারে, আমার বুকে ঘুঁড়ির স্বপন আঁকি।



### আদ্যিকালের থাঁথা

#### শ্রীননাগোপাল দাস

পাচীন বাংলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নানারকম ধাঁধা ছড়া রূপকথা শোনান হত। আর এ নিয়ে সকলে কত আনন্দ উপভোগ করত। ধাঁধার উত্তর জিজ্ঞাঙ্গার মধ্যে আমোদে আনন্দে ছেলেমেয়েদের চিন্তা ও কল্পনাশক্তির শতদলগুলি ফুটে উঠত। এই আমোদের ছলে জগতের অনেক কিছু জানবার বিষয়ও তারা শিখে ফেলভ—যা তারা বইপড়ে কোনদিন শিখত কিনা সন্দেহ।

শিশুর জন্মের পর কি করে তাকে মানুষ করে তুলতে হয়, নৃতন বিষয় তার মনে তাঙ্কুরিত করতে হয় তা প্রাচীন বাংলার মায়েরা জানতেন। স্থললিত ছড়া গান গল্প রূপকথা ধাঁধার ভিতর দিয়ে শিশুর চরিত্র তাঁরা গড়ে তুলতেন। কোলের শিশুকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে তাঁরাই বলতেন:

আয় চাঁদ আয়।
ীল সাগবের ওপর দিয়ে,
বাঁশ বনের ভেতর দিয়ে
মণির কপালে মোর টিশ দিয়ে যা।

চাঁদের আলোয় সমস্ত বাড়ীঘর ভরে যেত। মায়ের কোলে শুয়ে শিশু একমনে সেই স্মধুর ছড়াগান শুনত আর একদৃষ্টে বিস্মিত হয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে মনে মনে কি ভাবত। এইভাবে চাঁদের সঙ্গে তার ভাব করিয়ে দেওয়া হত।

কিছুদিন পর যথন তার কথা বলার শক্তি আসত তখন আধ আধ ভাষায় ঐ ছড়াগুলি সে আর্ত্তি করত।

তারপর এটা কি ওটা কি জানবার জন্ম শিশু সকলকে ব্যস্ত করে তুলন্ত। দিদিমা ঠাকুমা, মা আবার শিশুর চতুপার্শ্ব সাধারণ জিনিষগুলি শেখাবার জন্ম তখন বলতেন ঃ



আখিন, ১৩৪৫

পিড়ি দিয়ে করবে কি ?

বউ বসবে !

বউ কোথায় ?

জল আনতে গেছে বৌ ।

জল কোথায় ?

তাল কোথায় ?

বনে গেছে ।

বন কোথায় ?

পুড়ে গেছে ।

ছাই কোথায় ?

ধোপায় নিয়েছে ।

এইভাবে জানবার প্রবৃত্তি তার মনে বাড়িয়ে দেওয়া হত। এরপর যখন শিশুর মন আরো নতুন বিষয় ভানবার ভক্ত ব্যাবৃল হয়ে উঠত তখনু পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসত রাজপুত্র, ব্যঙ্গমাব্যঙ্গমী আসত, বাণিজ্য নিয়ে আসত সওদাগর। আর শিশুর মন দেশবিদেশে ছুটত, তার অনুসন্ধিং সুমন তার মধ্যে অপরূপ রূপ নিত।

ধাঁধার মধ্যে দিয়েও শিশুর মন অনুসন্ধিংসু উংস্কুক হয়ে উঠত। ধাঁধার মজার মধ্যে দিয়ে সঙ্গে কত কি সে শিখে ফেলত। তখন মায়ের দল শিশুরদলকে একসঙ্গে বসিয়ে বলতেন—

আছে ফল গাছে নেই
. থায় ফল ছোবা নেই
বেনের দোকানে নেই
বাজার মুল্লুকে নেই।

এমন একটা ফলের নাম কর, যার ছোবা নেই , যা গাছে হয় না, যা দোকানে নেই যা বাজারেও পাওয়া যায় না।

শিশুর দল অবাক হয়ে ভাবতে বদল—ওরে দে আবার কি ? বর্ষার সময় শীল পড়ে তোমরা দেখেছ। এর ছোবাও নেই, গাছেও হয় না, বাজারে তো মেলেই না।



আবার ধরো:

একগাছি দড়ি গুছিয়ে না পারি।

দড়িগাছিকে তুমি যতই গোছাও না কেন এর শেষ পাবে না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস করে গুছিয়ে চললেও এর সঙ্গে পেরে উঠবে না।

কাকে এই দড়ি বলা হচ্ছে ?

রাস্তাকে।

আচ্ছা বলত তথনকার আর একটা ধাঁধা ?

ঘরের মধ্যে ঘর তার মধ্যে পরমেশ্বর।

রাতে মশার উৎপাতে ঘরে আমরা মশারী খাটিয়ে শুই। মশারী ঘরের মত আর তার মধ্যে ঘুমোচ্ছে ছোট্ট শিশু।

আনারস গাছ তোমরা দেখেছ। তার পাতাগুলি দেখতে ঠিক করাতের মত, নয় ? সেই পাতার মাঝে আনারস হয়। আনারসের মাথায় জটার মত পাকিয়ে ছোট ছোট পাতা থাকে তাও তোমরা দেখেছ। দূর থেকে মনে হয় ঝুটকুলী দেয়া যেন একটি পাথী। এখন শোনঃ

কর্ গর্ করাতের ধার তার মধ্যে জ্ঞটাধর, জ্ঞটাধরের নামটি কি স্থন্দর মত পাখীটি ।

উত্তর দিতে বেশ ভাবতে হয়, না ? আচ্ছা বলত ?— রাজাদের পুকুরের এক কোণা নাড়া দিলে নড়ে সাত কোণা।

মস্ত কড়ায় ত্বধ স্থাল দিলে কেমন সর পড়ে দেখেছ। সরের কোন দিক্ একটু নেড়ে দাও, দেখবে সরের চতুর্দ্দিকই চিক্চিক্ করে উঠছে।

উত্তরগুলি আমরা বলে দিচ্ছি তাই নইলে এর উত্তর দিতে বেশ ভাবতে হয়।
তারপর এই প্রাচীন-ধাঁধাগুলি শুনে ছোট ছেলেমেয়েদের মহলে কি ছলস্থুল পড়ভ
যে বলবার নয়। যেমন,—



এতে। বড় মজারে ভাই এতে। বড় মজা জানলা দিয়ে ঘর পালাল গুচন্ধ রইল বাঁদা।

তোমরা ভাবছ, না এ হতেই পারে না।জানলা দিয়ে আবার ঘর পালাবে—এ অসম্ভব! তবে শোনঃ মাছ ধরবার জাল ফেলা হয়েছে জলে। জলের থানিকটা ঘরের মত জাল ঘিরে ফেললে। জল যেন সেই ঘর, জালের কোপগুলি জানলা। জাল তোলা হল জলঘর জানলা দিয়ে পালাল, গৃহস্থ মাছ পড়ে রইল।

পূর্বের বলেছিলে ভোমরা একেগারে অসম্ভব। এখন দেখছ কত সোজা ও কি মজা। এবার শেষ করি একটা আজগুরী ধাঁধা বলে—

মেটে হাতল কেঠো গাই বছর বছর তয়ে খাই।

ও বাবা! এমন তো কখন শুনিনি! কাঠের গরু কখনও তথ দেয় আর তা আমরা বছর বছর খাই! তাহলে আমরাও নিশ্চয় কাঠের পুত্ল। অসম্ভব মিথো কথা! কিন্তু খেজুর গাছটা ভূলে গেলে কেন ? খেজুর গাছের রস আমরা খাইনা ? এই খেজুর গাছটা 'কেঠো গাই' বলে কল্পনা করা হয়েছে।

এমনি করে মজার মজার ধাঁধা ও ছড়ার মধ্যে দিয়ে প্রাচীন বাংলার শিশুরা আমাদে আনন্দে কত জিনিষ শিখত। চিন্তাশক্তি কল্পনাশক্তি তাদের কত স্থান্দরভাবে শৈশব থেকেই বেড়ে উঠত। প্রাচীন বাংলার আদর্শ কত স্থান্দর ছিল, নয় কি ? \*

\* Radict of Children's Corner এ পঠিত।



#### শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

একদিন বছর তিনেক বয়েসের ছোট্ট একটি কোঁক্ড়া-চুল লাজুক ছেলে এক গির্জের সাম্নে কয়েকটি ছোট্ট কবিত। আর্ত্তি করে। কে সেদিন ভেবেছিল বল আরে। কিছুদিন পরে তার অভিনয় দেখার জন্মে সিনেমার টিকেট কেনার ঘরের সামনে হুড়োহুড়ি পড়ে যা'বে ? ছেলেটির নাম ফ্রেডি বার্থলিমিউ, তোমাদের ভেতর স্বাই এই ছোট্ট অভিনেতার কোনো না কোনো ছবি নিশ্চয়ই দেখেছো।



"ডেভিস্ টেক্স্ দি কাউন্ট"এ ফ্রেডি, মিকি ও জ্যাকি গান ধরেছে?



কালানাগের পিঠে বনে সাবু তাকে আক খাওয়াচ্ছে

তথন মেট্রো-কোম্পানী বিখ্যাত উপস্থাসিক ডিকেন্সের "ডেভিড্-কপারফিল্ড" ছবি তোলার তোড়জোড় করছে। অভিনেতা বাছার ধুম পড়ে গেছে। উপস্থাসের অন্য চরিত্র-গুলির জন্মে খ্যাতনামা অভিনেতাদের পাওয়া গেল, কিন্তু শিশু "ডেভিড্" সাঙ্গ্রে কে ? অনেক শিশু অভিনেতা এলো, কিন্তু "ডেভিড" অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেল। হঠাং একদিন এ খবর ফ্রেডির কাণে গেল। ডেভিড্-কপারফিল্ড বইটা ফ্রেডির খুব প্রিয়, যখন সে পড়তে শেখেনি তখন থেকেই অস্থ লোকের কাছ থেকে এর গল্প বছবার সে শুনেছে। খুড়ীমার খুব আছরে ছেলে ছিল ডেভিড্, সে বায়না ধরল হলিউডে একবার তাকে নিয়ে যাওয়া হোক্। তারপর থেকে সমস্ত ব্যাপারটাই আশ্চর্য্য এক্টা গল্পের মন্ত, এবং তোমাদের মধ্যে যারা ডেভিড্-কপারফিল্ড বইটা দেখেছে। তাদের কাছে সেই অন্তুত অভিনয়ের কথা নিশ্চয়ই



নূতন করে' বলতে হবে না । আনেক বিখ্যাত অভিনেতাই সে বইতে নেমেছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যেও ফ্রেডির স্বাভন্ত্রা সামাগ্রও কমে নি।.....একজন ক্ষুধে অভিনেতার দেখা পাওয়া গিয়েছে, সভ্য জগতে সাডা পডে গেল।

এর পর ফ্রেডিকে নিয়ে ছবির পর ছবি তোলা হাতে লাগ্ল। গ্রেটা গার্কো, ফ্রেডিক্ মার্চ্চ. ভিক্টার ম্যাক্ল্যাগল্যান ইত্যাদি অনেক বিখ্যাত অভিনেতাদের সঙ্গে ফ্রেডি অভিনয় করেছে এবং সব জায়গাতেই দেখিয়েছে সমান অদ্ভত কৃতিত। লোকের সঙ্গে আলাপ করতে ফ্রেডির জুড়ি নেই। ষ্ট্রভিওর চাকর-বাকর থেকে বড় বড় ডিরেক্টর আর অভিনেতাদের সে সমান প্রিয়।

বর্তমানে ফ্রেডির বয়স প্রায় চোদ্দ বছর। কিন্তু শুধু সভিনয়ের ভেতরেই তার সমস্ত সময় কাটে নি। পড়াশুনো তাকে নিয়মিত কর্তে হয়, তা ছাড়া থেলা-ধুলোতেও তার জুড়ি পাওয়া ভার। ক্রিকেট সে ভালোই খেলে তা ছাড়া ফুটবলেতে গোল-কীপার থেকে ব্যাক্, হাফ বাক্ততেও সমান দক্ষতার সঙ্গেই পারে খেলতে।

জ্যাকি কুপার, মিকি, রুণি ও ফ্রেডি "ডেভিল টেক্স্ দি কাউন্ট" ছবিতে এক াঙ্গে অভিনয় করেছিল। তিন জনেই সমান তুরস্ত ; ও ডিরেক্টার ভ্যান ডাইককে তারা দ্বালাতন করে মারত যেমন ধর ভালো কাপড় জামা পরে ডিরেক্টার সায়েব দাঁড়িয়ে রয়েছেন একটা পুকুর পাড়ে, কথা নেই বার্তা নেই আচমকা কোথা থেকে তিনজনে তারা এসে দিলে তাঁকে कलत माथा होला कला।

ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যে অভিনয় করার যে অদ্ভত একটা ক্ষমতা আছে মাত্র কয়েক বছর হল ঐ বিষয়ে দর্শক আব ডিরেক্টারর। সচেতন হয়েছেন। তাই শিশু অভিনেডাদের জত্যে চারিদিকে আজকাল সাড়া পড়ে গিয়েছে। ১৯৩৫ সালে রবার্ট ফ্রেহার্টি "এলিফ্যান্ট-বয়" ছবির টুমাই-এর ভূমিকায় শিশু অভিনেতার খোঁজে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সেদিন যে মহীশূর রাজ্যের নিঃসম্বল ভীতু চেহারার বারো বছর বয়েসের একটি ছেলে এসে ফ্লেহার্টির সাম্নে দাঁড়িয়েছিল, চিত্র জগতে সে-ও দর্শকদের অন্য শিশু অভিনেতাদের চেয়ে কম আশ্চর্যা করে নি। আমি সাবুর কথাই বল্ছি। "এ্যা।লফ্যান্ট-বয়" ছবিতে একটি নিরক্ষর ভারতীয় ছেলে যে-অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছে সিনেমার ইতিহাসে সে একটা আশ্চর্য্য পাতা বৈকি! এইবারেই জীবনে সে প্রথম ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায়, কিন্তু তার সহজ স্বাভাবিক অভিনয়, সূর্য্যের আলোর মত স্বচ্ছ হাসি সমস্তই অভাবনীয় স্থন্দর। তার চেহারার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে স্বাইকৈ তা আকর্ষণ করবেই। ডিরেক্টার ফ্লেহার্টি নিজেই জানেন না প্রথমে কেন সাবুকে তাঁর পছন্দ হয়!



আশ্বিন, ১৩৪৫

কাবিনী নদী সেদিন বর্ষার জল মেখে পাগল হয়ে উঠেছে। মিঃ ফ্রেহার্টি রল্লেন. যে সেই স্রোতের মধ্যে দিয়ে একটা হাতিকে অন্য পারে নিয়ে যেতে পারবে বিশেষ একটা পুরন্ধার তাকে তিনি দেবেন। মাহুতের সর্দার এ কথা শুনে সব চেয়ে জোয়ান হাতিটা নিয়ে সেই হুরন্থ স্রোতে সাঁতার দিয়ে পার হতে রাজী হল। এই সময়েই সাবু তার অদ্ভূত ক্ষমতা দেখাবার প্রথম স্থযোগ পোল— সে-ও হাতীর পোটে বাঁধা দড়িটা ধরে স্রোত পার হবে। সেই হুর্জ্য় স্রোতের ভেতর মানুয় আর হাতি আর শিশু সবই ভাসমান ছিপির মত



"Our Gang"



'বড়ী গিন্ধী''— শালি টেম্পল

হাবুড়ুবু থেতে লাগ্ল ৷ হাতিটা শুধু ওপারে গিয়ে পরিশ্রমে যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল, একমাত্র সাবুই শুধু তার হাসি দিয়ে যেন জিজ্ঞেদ করেছিল, "আমাকে নিয়ে চল্বে কি ?"

সেই নিঃসম্বল পিতৃমাতৃহীন মাহুতের ছেলে আজ বিলেতে। প্যারীতেও সে গিয়ে-ছিল। সমস্ত সভা সমাজ আজ তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ইংরিজি বলতে সে শিখেছে. সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা সে পেয়েছে। সবচেয়ে সে ভালোবাসে তার ছোট্ট মোটারকারে (এটা সে উপহার পেয়েছে) ডেন্হাম ষ্টুডিওর মাঠে খুসীমত ঘুরে বেড়াতে!

এরপর যে ক্লুদে পাকা-গিন্নীর কথা তোমাদের বল্ব তার বয়স কিন্তু মাত্র ন' বছর ! আজকালকার যুগে শার্লি তো প্রধান একটি বিস্ময়। শিশু অর্ভিনেতৃ বলে যে আজকাল তার



খ্যাতি তা নয়—তার খ্যাতি অভিনেতৃ বলেই, ছবির রাজ্যে সে এখন 'ষ্টার'। ভাবতে পারো কি এ' কথা १

অভিনয় করে সপ্তাহে শার্লি যে কত পাউও পায় সে কথা নিজেও সে জানে না! নিজের হাত খরচের জন্মে সামান্য টাকা থেকেই সে তার গরীব বন্ধুদের ভোজ দেয়, উপহার কিনে দেয়।

অভিনয় করা থেকে আহন্ত করে পিয়ানো বাজানো, নাচ, গান, ফ্রেণ্ডে কথা বলা ইত্যাদি সব কিছুই সমান দক্ষতার সঙ্গে সে সম্পন্ন করে। প্রত্যেহ সে থবরের কাগজ পড়ে, রাত্রে ডায়েরি লেখে, নিজেই বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্ত্রন করে খাওয়ায়—হঁা, নেমন্তর্নর কথা বলায় সেদিনকার কথা মনে পড়ে গেলঃ সেদিন সে তার বন্ধু-বান্ধবদের জন্মে অপেকা কর্ছিল, সপ্তাহে মাত্র একটি দিন তারা আস্তে পারে—বেম্পতিবার। এলো একদল ছোট ছরন্থ মেয়ে, বড়দিদির মত তাদের সে বসালো. সবাইকার সঙ্গেই 'ঘরসংসারে'র কথাবার্তা হল, তাদের জন্মে খেল্না বার করে দিল—এক কথায় পাকা-গিনীর মত তার ভাবখানা!—
—সাংসারিক খুঁটিনাটিতে অভিজ্ঞ মাত্র ন' বছরের একটি মেয়ে!

কিছুদিন আগে শালি লস্-এঞ্জলস্এ এক হাসপাতালে গিয়েছিল। তার মাকে পেছনে রেখে একাই সে প্রত্যেক রুগ্ন লোকের কাছে গিয়ে তাদের ফপালে মুখে হাত বুলিয়ে সান্ধনা দিতে দিতে নিজেই কেঁদে ফেলেছিল। গত বড়দিনের সময় গরীবদের উপহার দেবার জ্বস্থে নিজেই সে বাজার কর্তে বেরিয়েছিল, প্রত্যেকটি উপহারের প্যাকেট নিজেই দে গুছিয়ে দিয়েছিল।

এখন সে বড় হয়ে উঠ্ছে। তার এখন অনেক কাজ। "শালি টেমপ্ল্ পুলিশ" নামে এক্টা দল হয়েছে (অনেকটা 'রংমশালদলের' মতই আর কি!) তার প্রত্যেকটি সভ্যকে একটা করে ব্যাজ জামা কাপড়ে আটকে রাখতে হয়, ব্যাজ না থাক্লেই শালি তাকে ফাইন্করে। এ বিষয়ে প্রচুর তার উৎসাহ। যে যত বিখ্যাত তাকে তত বেশী ফাইন্দিতে হয়—এই তো সেদিন বিল রবিনসন্কে দশ ডলার ফাইন দিতে হয়েছিল! এই ফাইনের সব টাকাই দরিদ্রেদের সাহায্যের জত্যে খরচ হয়।

শার্লি খুব কে তুকপ্রিয় কিন্তু খুব স্ক্ষ্ম পরিহাসে খুব দক্ষ সে। সে ঘোড়ায় চড়তে পারে, সে গাড়ী চালাতে পারে। সে নেমন্তর বাড়ীতে বক্তৃতা দিতে পারে, সে পুতুলের রান্না কর্তে পারে। সকলের অন্তৃত বিশায় ক্ষুদে মেয়ে এই 'বুড়ী-গিন্নী"—শার্লি টেমপল্!



#### (ছোট্ট নাটক)

#### মন্মথ রায়, এম, এ

িগৌড়ের রাজপথ। এক অন্ধ ভিক্ষক তাহার ছোট নাতনিটির হাত পরিয়া ভিক্ষায় বাহির হইয়াছে। ছজনে একটি ভজন গান গাহিতেছে। গানটি স্বন্ধুর হওয়ায় অনেকেই দাড়াইয়া শুনিল—কিন্তু গান শেষ হওয়া মাত্র প্রায় সকলেই সরিয়া পড়িল।]

ভিক্ষ । ভিক্ষা দাও বাবা । চটো খেতে দাও।

নাতনি। আমার দাত আজ তুদিন না থেয়ে আছে।

জনৈক নাগরিক। ওতে কিছু হয় না—আমার ওপর রাগ করে আমার পরিবারও আজ ছদিন না থেয়ে আছে কিন্তু তার গলার ঝাঁঝ কিছুমাত্র কমে নি!

প্রথন

ভিক্ষক। আমার এই অভাগী নাতনিটিকে দয়া কর বাবা!

নাতনি। কাকে বলছ! কেউ নেই! স্বাই চলে গেছে।

ভিক্ক। এঁা। চলে গেছে। ভাহলে কি হবে দিদি। আজ ভোকে কি খাওয়াবে। স

নাতনি। আজ আমার কিলে পায়নি দাছ। বিকেলে আমি পিঠে খেয়েছি—কেন তুমি ভূলে গেলে নাকি ?

ভিক্ষ। পোড়া পিঠে! পথে ফেলে দিচ্ছিল, ভিক্ষা চাইতে দিল। হাঁরে, পিঠে ছ্থানা খেতে পেরেছিলি, না একেবাবেই পোড়া ছিল ?

নাতনি। না দাত্র, বেশ পিঠে —চমৎকার পিঠে।…দাত্র, আমি তোমার জন্ম তার একগানা রেখে দিয়েছি, তোমাকে থেতে হবে—চল ওদি টায় গিয়ে আমরা বসি—

ভিক্ক। ভারী তো তুথানা পিঠে—তারও একথানা আবার আমার জন্ম রেখেছিস! আমি রাগ কর্লাম দিদি!

নাতনি। হঁ্যা, ত। বুঝতে পাছি । গলার ঝাঁঝটা একটুও কমে নি । নাও—এখন এস নাত পাথরটার ওপর বসি—এ—সো—

তিহাকে টানিয়া পাথরটার কাছে লইয়া গেল—হঠাং দেখিল সেখানে একটি পেটিকা পড়িয়া রহিয়াছে। ] নাতনি। দাত্ন কে একটা পেটিকা ফেলে গেছে! [তুলিয়া লইল ] বেশ ভারী দেখছি! [ ঝাঁকি



'দিল ] একি ! মনে হচ্ছে এতে টাকাকড়ি রেঃছে !

ভিক্ক। কি সর্বনাশ। ... কার পেটিকা। কে ফেলে গেল।

নাতনি। [পেটকাটির মুখ খুলিয়া তাহ। হইতে একটা মূদ্রা বাহির করিয়া—চীৎকার করিয়া উঠিল ]
দাত ! দাত্ ! সব সোণার মোহর ! মোহরে বোঝাই !

ভিক্ষক। বলিস কি দিনি! না জানি কার সর্বনাশ হয়েছে! দেখি—[পেটিকাটি হাতে লইল]
এ যদি সব মোহর হয়—এয়ে এক রাজ্যের ধন! একটা—একটা মোহর পেলে আমাদের
বছরের পোরাক হয় দিনি! এত মোহর!…চল, আগে কিছু খাবার কিনে তোকে খাওয়াই,
ভারপর ভেবে দেখব—

নাতনি। কিন্তু দাতু, এতো আমাদের নয়!

ভিক্ক। আমাদের! আমাদের ! আমাদের চুঃখ দেখে ভগবান আমাদের দিয়েছেন!

নাতনি। না দাত্, না। ভগবানকে তো অনেক ডেকেছি! এত ডেকেছি যে, যদি 'আমাদের তঃগে তাঁর দয়া হ'ত, তিনি নিজে এসে আমাদেব বুকে তুলে নিতেন!

ভিক্ক। ভগবানের কি আলাদা কোন রূপ আছে দিদি! তিনি লোকের মাঝেই আছেন, লোকের মাঝেই তাঁর প্রকাশ। এদিন যে আমর। বেঁচে মাছি, লোকের দয়াতেই বেঁচে আছি, সে দয়া তাঁরই দয়। এ দয়ভ তাঁরি।

নাতনি। তাই যদি হয় দাতু, এ আমরা কুড়িয়ে পেলাম কেন দ লোকের হাতেই পেতাম! না দাত,
এ তাঁর ছলনা। এ আমরা নেব না। [পেটকাটি নিয়ে] যেমন ছিল তেমনি এর মৃথ
বেঁধে রাথলাম। রাগ আমরাও করতে জানি। কুড়িয়ে কিছু নেব না, দিতে হয় নিজে
এসে দিন!

ভিক্ক। [ হেঙ্গে ] কি রক্ম রাগ! গলার ঝাঝ কিছুমাত্র কমেনি দেথছি!

[ অদুরে কোলাহল। টোটন। সহ সাধু চক্রধরের প্রবেশ। সঙ্গে বহু লোক।]

ত্যের । চক্রধর সাধুর একশ মোহরের একটি পেটিকা হারিয়েছে! যে পেয়ে ফেরং দেবে, পাঁচ মোহর ভার পুরন্ধার। । ভিনবার ঘোষণা করিল।

নাভনি। ভিদ্দীপ্ত কঠে ] দাহ! দাহ!

জনৈক নাগরিক। [চক্রধর সাধুকে] কি হে চক্রধর! একশ মোহর হারিয়েছ! কি করে হারালে ?
চক্রধর। কপাল কপাল! পোড়াকপাল! এক খাতকের কাছ থেকে পাওনা আদায় করে ঘরে
ফিরছিলাম—দশ পেটিক। মোহর—একটি পেটীকা কোথায় পড়ে গেছে! অমমি ভাই পথে
বঙ্গেছি! কি করে দিন চলবে তাই ভাবছি!

অক্ত এক নাগরিক। আ-হা-হা । তাইতো ! হান্ধার মোহরের শ মোহর হারিয়েছে ! ব্যাচারি এখন খায় কি !



অন্ত এক নাগরিক। তাইতো! কি আজব ছনিয়া দেখেছ! [ভিক্ককে দেখিয়ে] এই এক বেচারা—নাতনিটির হাত ধরে ভিক্কে করছে—ভাবছে খাবে কি! আর এই চক্রধর সাধু, কম করে লাখো মোহর সিম্ধুকে, ভাবছে খাবে কি! মাথায় হাত দিয়ে ভগবানও ভাবছেন তাইতো। চনিয়ায় এত ক্ষধা। এরা শেষটায় নিজেদের হাত পা নিজেরা চিবিয়ে খাবে নাকি।

চক্রধর। ব্যাপার প্রায় তাই দাঁড়িয়েছে ভাই! একটী নয়—ছটি নয়—একশটি মোহর—নিজের হাত পা নিজেই চিবিয়ে থেতে ইচ্ছা হচ্ছে! [ চোটরাকে ] চল—এগিয়ে চল—

নাতনি। [চক্রধরের প্রতি ] দাঁড়ান। আপনার পেটিকা ফে পেয়ে ফেরং দেবে, পাঁচমোহর তার পুরস্কার শ

চক্রর। হাা। থোঁজ-থোঁজ-খুব ভালো করে থোঁজ [ চেটরাকে ] চলহে চল-

ঢ্যেটরা। [পুনরায় ঘোষণা ] চক্রধর সাধুর একশ মোহরের পেটিক।—বে পেয়ে ফেরৎ দেবে পাঁচ মোহর তার পুরস্কার!

[ मननवरन काजीत প্রবেশ। সকলে কাজী সাহেবকে স্মন্থ্রমে অভ্যর্থনা করিল ]

কাজী। [ চক্রধরকে ] কি হে চক্রধর সাধু! পেটিক। পেলে ?

চক্রধর। নাহজুর!

কাজী। একশ মোহর হারিয়েছ, মাত্র পাঁচমোহর পুরস্কার দিতে চাইছ ! ওতে কি হয় ! যে দিনকাল পড়েছে—যে পাবে, সে পাঁচমোহর না নিয়ে আর ঐ শ মোহরই নেবে ! একটা তদন্তে বেরিয়েছি জিনতার প্রতি বিধাবে না কি হে, চল—

মাতনি। [চক্রধরের সম্মুপে গিয়া] পেটিকা আমি পেয়েছি।

[কাজী চক্রধর প্রস্তৃতি সকলেই চমকিয়া উঠিলেন]

কাজী। পেয়েছ!

চক্রধর। কই গ

নাতনি। এই যে! [সমুখে ধরিল]

চক্রধর। আমার! আমার!

[ পেটিকাটি একরপ কাড়িয়াই লইল—এবং মোহরগুলি গুণিতে লাগিল। ]

কাজী। [মেয়েটিকে] কোথায় পেলে ?

নাতনি। আমার দাত্কে নিয়ে এই পাথরটার ওপর বসতে এসে দেখি—এখানে পড়ে রয়েছে!

কাজী। কি হে বুড়ো! তাইতো?

ভিক্ক ৷ হঁটা বাবা!

কাজী। তুমি দেখছি অন্ধ! ওতে কি আছে জানতে না ব্ঝি? .

ভিক্ক। জানতাম। আমার নাতনি পেটিকার মুখ খুলে দেখেছিল ... মোহর রয়েছে।



আশ্বিন, ১৩৪৫

```
কাজী। তমি ভিক্ষা করে থাও?
ভিক্ক। হাা হজুর!
নাতনি। ভিক্ষা করে থাই বলতে পারি না। ভিক্ষা করি, কিন্তু থেতে পাই কই? আজ ত্দিন দাত
         কিছই খাইনি।
চক্রপর। [গণণা শেষ হইয়াছে। পেটিকার মূথ বাঁধিয়া] ঠিক্ আছে। [কান্ধীর প্রতি] তাহলে
         আসি ভজুর আমার পরিবার মোহরের শোকে জলবিন্দু মূথে দেয় নি! ষাই, গিয়ে বলি—
কাজী। কিন্তু এই বালিকার পুরস্কার ?
চক্রপর। মাথায় যেন বাজ পড়িল! বুরন্ধার!
কাজী। পাঁচনোহর:
চক্রধর। পাঁচ মোহর! (চোথ কপালে উঠিল!]
काञी। (घाषना करत्र ।
চক্রধর। তাবটে ! তাবটে ! কিন্তু সে কি আপনি ভেবেছেন ওবেটি নেয় নি ? না নিয়েই আমায়
         (कतः नितकः।
কাজী। কি করে নিল! একশ মোহর ছিল—একশ মোহরই তো রয়েছে!
চক্রধর। [ সপ্রতিভ ভাবে ] না—না, আমার ভুল হয়েছিল. পেটিকায় ছিল একশ পাঁচ মোহর !
কাজী। একশ পাঁচ মোহর!
 চক্রধর। হঁটু ছজুর।
 কাজী ৷ একশ পাচয়োহর ! দেখো, ভুল হানি তো?
 চক্রপর। নাহজুর। এ কি ভুল হবার কথা ?
 কান্ত্রী। এতে রয়েছে একশ মোহর १
 চ কধর। হঁয়া হজুর।
 কান্ধী। [মেয়েটিকে] তোমরা এ থেকে কি পাঁচমোহর নিয়েছ ?
 নাতনি। নিলে তো সবই নিতে পারতাম হজুর!
 কাজী। ঠিক। [চক্রধরকে] একশ পাচমোহর! তাহলে এ পেটিক। তোমার নয়। আমার একটা
          একশ মোহরের পেটীকা হারিয়েছিল, এ পেটিকা আমার।
 চক্রধর। হজুর!
 কাজী। [চক্রধরের সন্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন।] এ পেটিকা আমার। [চক্রধরের হাত হইতে পেটিকাটি
           তুলিয়া লইলেন, সে কোন প্রতিবাদ করিতে সাহদী হইল না। কাজী মেয়েটির দামনে গিয়া
           দাড়াইলেন।
      আমার এই শ মোহরের পেটীকা আমি তোমায় দান কলমি মা !
 ভিক্ক। নে দিদি, নে, ভগবান এমনি করেই দান করেন, নে—
          ি নাতনি সম্রন্ধচিত্তে দান গ্রহণ করিল।
  চক্রধর। আমার নিজের হাত পা নিজে চিবিয়ে থেতে ইচ্ছা হচ্ছে! [ সকলে হাসিয়া উঠিল।]
          এই কি বিচার!
```

কাজী। হাঁন, বিচার। এরই নাম কাজীর বিচার! [মেয়েটিকে] ওর একশ পাঁচ মোহরের পেটীকাটি

यिन क्थरना थांछ, छरक स्क्तर एनरव।

### জীবজন্তর রোগ চিকিৎ সা

#### ম্বিনয় রায় চৌধুরী

"আঘাত পেলে বনের পশু ভাক্বে নাকে। ভাক্তার
চুপটি ক'রে রইকে শুয়ে, শুনবে নাকো ভাক তার।
সঙ্গে আছে অমোধ শুয়ুধ---প্রচুর এবং সন্তায়
বনের ঘাদ ও জিভের লালা—কেনই বা দে পশুয়ে ৮"

কথাটা খুবই সত্যি। বনের পশু আঘাত পেলে, আড়ালে গিয়ে লুকিয়ে বসে বিশ্রাম কর্বে; আহত জায়গা জিভ দিয়ে চাট্বে আর মাঝে মাঝে ঘাস খাবে;—এই হ'লে। তা'র চিকিংসা। ঐ চিকিংসায়ই সে সেরে উঠে। ঘাস খাওয়াটা শুবু পেট পরিষ্কার করার জন্ম; লালা আর বিশ্রামই হ'লে। তার আসল ওষুধ।



হরিণ-শিশু প। উচু করে উপকারী পাত। থাচ্ছে



বড় শৃক্ষী হরিণ জলপদ্মের শিকড়ের গোঁজে ( জোলাপের ওব্ধ) জলে নেমেছে

আর, মানুষ আঘাত পেলে ?—ভাক্তার ডাকরে, ওষুধ লাগাওরে, পটি বাঁধরে,—কত কাও! তা'ও হয়তো দেখ্বে, ছ'দিন বাদে পেকে সেপ্টিক' হয়েছে!

পশুদের তো আর ডাক্টার নাই;—তাই তারা প্রকৃতির ব্যবস্থায় সকলেই নিজের নিজের ডাক্টার। তাদের জন্ম ডাক্টারখানা খোলে নি কেউ; কাজেই প্রকৃতি নিজেই তাদের জন্ম ডাক্টারখানা খুলে বদেছেন। কেউ তাদের জন্ম 'প্রেস্ক্রিপ্সন' লেখে না বা 'ব্যবস্থাবিধি' দেয় না, তাই তারা প্রকৃতির দেওয়া গাছড়ার ব্যবস্থাই মানে; তার নিজের কাজের মত গাছড়াগুলিকেও চেনে। পথা তা'দের ব'লে দিতে হয় না;—সে বিষয়েও তা'দের ষথেই জ্ঞান আছে।





আশ্বিন, ১৩৪৫

আর্মাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে ব'লেছে: "অ্বাদৌ লজ্অনং পথাং"— অর্থাৎ, জ্বের গোড়ায় লজ্মনই (উপবাসই) পথা। আমরা এ কথাটা জানি, কিন্তু, সব সময় ভাল ক'রে মানি না। হয়তো, জ্বের প্রথম কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেই, 'গোড়া' কেটে গেছে মনে ক'রে উপবাস ভঙ্গ করি, আর তার ফল ভূগি। জীবজন্তুরা কিন্তু সকলেই জানে কখন উপবাস কর্তে হয়। পশুপাখী যখন খেতে চাইবে না, তখনই বৃঝ্বে তাদের শরীর খারাপ হয়েছে। সব জাতের সব বয়সের পশুপাখী এই নিয়মটি জানে।



ভালুক জোলাপের ওর্ধের সন্ধানে চলেছে

অমুখ তে। হ'লো,—এখন সারাবে কেমন করে ? তা'ও তাদের পক্ষে তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। পেটের কোনও গোলমেলে ব্যাপার থেকেই রোগের স্ত্রপাত;—অর্থাৎ খাওয়া ঠিকমত না হওয়ায় শরীরে আবর্জনা জ'মে তা'র বিষাক্ত অংশ রোগের আকারে দেখা



সিংহেরা শিকারের পেটের মেট্লি ইত্যাদি থেকে 'খাদ্যপ্রাণ পায়

দিশেছে। প্রকৃতির ব্যবস্থায়, বিষ শরীর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। জীবজন্ত বেশ জানে, অমুক গাছড়া বা ঘাস খেলে বমি হ'য়ে পেটের আবর্জনা বেরিয়ে যাবে; অমুকগাছড়া বা ঘাস জোলাপের কাজ ক'রে পেট পরিষ্কার কর্বে। সে আর অপেক্ষা না ক'রে মাঠে, জঙ্গলে জলায় ঘুরে, ওষুধটি খেয়ে, তবে নিশ্চিম্ভ হবে। তারপর, সময়মত ওযুধের কাজ হ'য়ে গেলে তা'র শরীর আবার স্বস্থ হ'য়ে উঠ্বে। তা'রা বিষাক্ত ওযুধ খায় না, অতিমাত্রায় ওয়ুধ খায় না, প্রকৃতির কারখানা ছাড়া অক্য কোনও 'কোম্পানীর' করেখানার ওয়ুধ খায় না।

জীবজন্তর রোগ চিকিৎসা স্থবিনয় রায় চৌধুরী

আশ্বিন ১৩৪৫

মানুষ নিজের দোষে নিজের শরীরে কত রোগের সৃষ্টি কর্ছে। অনুপ্যুক্ত থাত হচ্ছে এই অবস্থার জন্ত সব চেয়ে বেশী পরিমাণে দায়ী। চালের উপকারী অংশ ফেলে দিয়ে মাজা চাল খাচ্ছে; আটার ভূষি আর খনিজ জিনিষ (mineral contents) বাদ দিয়ে সাদা ময়দা তৈয়ারী ক'রে খাচ্ছে, ফল তরকারীর খোসা ছাড়িয়ে খাচ্ছে টাটকা ফল খাওয়াই ছেড়ে দিক্তে, ভার ফল যে কি হক্তে, তা তো চোখের উপরই দেখুতে পাচ্ছি। এখন বড় বড় রাসায়নিক, ডাক্তাং, চিকিংসক নানা পরীক্ষা করে বল্ছেন, "চেঁকি-ছাঁটা চাল খাও, মোটা আটা খাও, গুড় খাও, খোসা শুদ্ধ তরকারী খাও, টাটকা ফল যথেষ্ট পরিমাণে খাও", ইত্যাদি। খাল্যপ্রাণ' যথেষ্ট পরিমাণে চাই। জীবজন্তরা কোন্ আলিকাল থেকে প্রকৃতির এনিয়ম পালন ক'রে আস্ছে। তা'রা সব খাবারেই 'খাল্যপ্রাণ' রেখে খেতে জানে। কাজেই, তাদের মধ্যে তত রোগ নাই, যত মানুষের মধ্যে আছে। মানুষ বলেছে, "শরীরংরোগমন্দিরং" — অর্থাং, শরীর রোগের মন্দির। কিন্তু এই মন্দির মানুষের নিজের হাতেরই তৈয়ারী। জীবজন্ত যথন জঙ্গলে থাকে, তখন এই 'মন্দির'এর ব্যাপার বড় একটা জানে না! মানুষ্যের কাছে এসে তা'রা এই মন্দিরের কিছু কাজ শেথে;—অর্থাৎ, খাবার গগুগোলে তাদেরও শরীরে অনেক রোগ দেখা যায়।

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে যথন রেলওয়ের লাইন বসান হচ্ছিল. তথন, ব্লেইলাইনের মজুরদের একরকমের রোগ দেখা দিল। সে রোগ অনেকটা একালের 'বেরি-বেরি'র মত। ডাক্তারেরা বহু গবেষণা করেও তার কারণ বের করতে পারেন নি। শেষটায় তাঁরা হতাশ হ'য়ে বল্লেন, "এত অস্বাস্থ্যকর জায়গায় রেলপথ বানানই রথা—লাইন আর বানিও না!" তথন একজন ডাক্তার বল্লেন, "মারুষই কি শুধু এই জায়গায় এসে অসুস্থ হ'য়ে পড়ে ? বনের পশুপক্ষী কেমন সুস্থ দেখতো এই জায়গায়! বানরদের একরার দেখতো! তারা বনের টাটকা ফল, বাদাম ইত্যাদি খেয়ে কেমন মনের আনন্দে, সুস্থ শরীরে, পূর্ণ স্বাস্থ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ! মানুষকেও টাটকা ফল, তরকারী খেতে দাও;—দেখ তা'র স্বাস্থ্য ঠিক থাকে কিনা!" মজুরেরা টিনে-ভরা মাংস, তরকারী, ফল ইত্যাদি খেতো। তাদের জন্ম তাজা ফল, তরকারী, মাংস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হ'লো,—দেখতে দেখু তে তা'দেরও স্বাস্থ্য ফিরে এল। পশুপাখীদের দেখাদেখি মানুষ এথানে প্রাকৃতির নিয়ম পালন করতে শিখুল।

পশুপাখীরা জানে, "সারা'বার চেয়ে তাড়াবার ব্যবস্থাই ভাল" ("prevention is better than cure") মামুষও এখন এই ব্যবস্থাই মান্তে প্রস্তুত।



#### ইংলভে টেপ্তমাচ :-

ইংলগু-ছাইলিয়া ক্রিকেট টেষ্ট মহাসমারোহে সমাপ্ত হোল। হাটনের আশর্যা ক্রীড়াদক্ষভায় পদম টেষ্ট মাাচে ইংলগু জহী হ'লেও আর এ সালের টেষ্ট ডু হলেও অট্টেলিয়াই পাশ্চাত্য ক্রিকেটের সব চেয়ে বড় পুরস্থার "Ash নিয়ে গেলেন ভাদের দেশে। কিন্তু হুট্লিয়ার গৌরব এবার বেশ একটু মান হথেছে। ইংলগ্রের ওরণ থেলায়াড় হাটনি যাতুকর ল্লাড্ম্যানের রেক্ড ভঙ্গ করেছেন!



রোয়িং চ্যাম্পিয়ন সেন্ট জেভিনারস কলেজ

পঞ্চম টেষ্টম্যাচে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে একেবারে ভেক্পে পড়েছিল। অবশ্য ব্যাভ্যানি আহত হওয়াতে এই টেক্টে অফুপস্থিত ছিলেন। এবারের টেষ্টে সবশুদ্ধ থেলা হয় ১৪৪; ইংলণ্ড ৫৫টি ম্যাচে জয়ী হন এবং অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হন ৫৭টি ম্যাচে। বাকি ৬২টি খেলা ডুহয়।

#### অষ্ট্রেলিয়াতে ভারতীয় ফুটবল দল ;—

অট্রেলিয়ায় ভারতীয় ফুটবল খুব নাম বরেছে এটা গৌরবের বিহয়। আমরা বলছি না তারা কেবল জিতছেই, থেলাতে হারজিৎ আছেই। ভারতীয় দল জিতছেও আবার হারছেও বিস্তু তারা বরাবর ভালই থেলছে। প্রসাদ, রহিম, কে-ভটাচার্য্য, লামসডেন প্রভৃতি থেলোয়াড়রা অট্রেলিয়া ফুটবল



ফ্যানদের খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। প্রসাদের নাম দিয়েছ তারা 'মিকি মাউস,' আর স্বাই তাকে মিকি বলেই ডাকে। লামসডেনের খেলার বিশ্বিত হয়ে অষ্ট্রেলিয়া তার নাম দিয়েছে "ইণ্ডিয়া ব্লুমার"। নীচে খেলাগুলির ফলাফল সংক্ষেপে আমুরা দিলাম:—

আই, এফ, এ (৬): দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া (১): আই, এফ, এ, (২): ভিক্টোরিয়া (৪)

আই, এফ, এ (৪): নিউ দাউথ ভ্রেলদ (৬): আই, এফ, এ, (১): নদ্ধার্ণ ডিষ্ট্রাক্টদ (২)

আই, এফ, এ (৩): অষ্ট্রেলিয়া-১ন টেষ্ট (৫): আই, এফ, এ, (৭): কুইনসল্যাপ্ত (৬)

আই, এফ, এ (৪): অষ্ট্রেলিয়া-২য় টেষ্ট (৪): আই, এফ, এ, (৫): টুওয়া (২)

আই, এফ, এ (৫): ইপদউইচ (২): আই, এফ, এ, (৪): অষ্ট্রেলিয়া-ত্য টেুই (১)

এই ১০টি খেলার মধ্যে দেখা যাচেচ ভারতীয় দল এটি জিতেছে. এটি হেরেছে ও ১টি ড করেছে। পাচটি টেষ্টের তিনটির খেলা হয়েছে, ভার মধ্যে ভারতীয় দল ১টি জিতেছে, ১টি হেরেছে ও ১টি ডু করেছে। বাকি ছটি টেষ্ট এখনও খেলা হয়নি।

#### কলিকাতা লেকে ব্লেগাটাঃ-

ইন্টার কলেন্ধিয়েট রোয়িং ল্বীগে কলিকাতার কলেন্ডের ছাও্রদের মধ্যে এবার বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ড রোয়িং প্রতিযোগিতা জগত বিখ্যাত ও ইংলণ্ডের একটি জাতীয় উৎসব। কলিকাতা রোয়িং এবার ছাত্রমহলে একটা জাতীয় উৎসবের মতই তুনুল উত্তেজনা স্বাষ্টি করেছিল। ইন্টার কলেজিয়েট ফ্যাইনালে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেন্টজেভিয়ারস কলেজে বিপুল প্রতিদ্বন্ধিতা হয়। সেন্টজেভিয়ারস কলেজ ৩ মিং ২৯২ সেঃএ প্রেসিডেন্সী কলেজকে পরাজিত করে রেকর্ড করেন। এবার সেন্টজেভিয়ারস কলেজ ৭টি প্রতিযোগিতার ১৪ প্রেন্ট প্রেয় চ্যাম্পিয়ন হলেন।

এবার লেক ক্লাব পূজা বার্ষিকী রেগাটাতেও তুমূল প্রতিদ্বিদ্ধতা হয়েছিল। Senior sculls Final এ কে, সি, সেন, ২ই লেঙথ্এ তাঁর প্রতিদ্বিদ্ধ দলকে পরাজিত করেন। তাঁর সময় হয়েছিল ৩ মিঃ ৫৬ সেঃ। Junior Sculls Finalএ অক্লন বোদ হাফ লেঙগএ এন, পি, সেনকে পরাজিন করে 'লতিফ কাপ' পেলেন। তাঁর সময় হয়েছিল ৩ মিঃ ৪৯ সেঃ। Senior Pairs প্রতিদ্বিতায় ও, এ, ডি, সেন এবং এস, পি, সারখী—কে, শম, বোদ এবং এস, কে, বোদকে হারিয়ে Powvala ('up জয়ী হন।। কিন্তু Coxed Fours প্রতিদ্বিতাই রেগাটা উৎসবে সর্বাপেক্ষা উত্তেজনা স্কৃষ্টি করেছিল। কেন-এর দল ও দত্ত'র দলএ তুমূল প্রতিয়োগিত। হয়েছিল। কোয়াটার লেঙথ্এ সেনে-এর দল দত্ত'র দলকে পরাজিত করে Poddar Trophy লাভ করেন। তাঁদের সময় হয়েছিল ১০০০ গজে ৩ মিঃ ৩৯ সেঃ।



व्याचिन, ১৩৪৫

#### ভারতবর্ষে বিদেশী খেলোই।ড়দের আগমন বার্তা:-

থেলাধুলা মহলে প্রকাশ, যে, হামণ্ডের নেতৃত্বে ১৯২৯ সালে ইংলপ্ত ভার ক্রীকেট দল নিয়ে ভারতে থেলতে আদবেন। এই ক্রীকেট দল ছাড়াও আমেরিকা থেকে একটি টেনিস দল আসবেন বলে শোনা যাচে । সেই দলে নাকি থাকবেন বিখ্যাত থেলোয়াড়র:—ভোনাল্ড বাজ, পেরী, ভাইনস প্রভৃতি। তারপর এই ক্রীকেট ও টেনিস দল ছাড়াও অষ্ট্রেলিয়া থেকে নাকি একটি ফুটবল দলও আসবেন ভারতবর্ষে পেলতে। বস্তুমানে হুটেলিয়াতে ভারতীয় দল ফুটবল থেলছেন, ভবিষ্কৃতে ভারতবর্ষে মেষ্ট্রেলিয়ান দল ফুটবল থেলবেন, এ অতি হুথের কথা। খেলাধুলার মধ্য দিয়ে এরপ আলাপ পরিচয়ে যে আছেজাতিক বন্ধুত্ব গড়েউটে সেটা আখুরিক হয়।



#### রংমশাল দলের বন্ধু-ভাইবোনেরা

শৃবিদীয়ার শুভকামনা জানিয়ে তোমাদের একটা নিমন্ত্রণ একটু আগেজাগে চুপিচুপি জানিয়ে রাখছি। আমরা শীদ্রই মিলব। সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হবে। কার্তিকের রংমশালে কিছু জানতে পাবে কবে কোথায় কথন—এখন গোপন রইল।

সম্পাদক।



#### বীপা দেবী

হস্তিনাপুরে রাজপুরী মাঝে দেবাদিদেবের দেউল বিরাজে রজত শুদ্র বিরাট কান্তি .
নয়ন মুগ্ধকর,
চাহি সে পূণ্য পূত মন্দির দেবতা চরণে নত হয় শির
মনে লয় বৃঝি বাঁধা পড়েছেন
উদাসী মহেশ্বর।

আজি মহেশের পূজা অবসানে
বিদি রাজমাত। অজিন আসনে
সম্মুখে শোভে রতন পাত্রে
নানাবিধ আয়োজন,
শতেক পূজা বিশ্বপত্র
পরশি প্রভুর চরণ পদ্ম
প্রণামের ছলে করিছে নীরবে
আত্ম সমর্পণ।

বদ্ধনেত্রা গান্ধারী সভী
অপরপ সেই তাপসী মূরতি
অন্তরে থলে পুণা পাবক
সত্তোর হুতাশন,
সভয়ে দেবতা কাঁপিল গগনে
কি কহিবে মাতা আশীর্বাচনে
সভ্যরতা সে রমণীর বাণী
মিথা৷ কভু না হ'বে,
গর্বেল উড়িবে পাপের নিশান
ধূলায় লুটাবে ধর্মের মান
ক্রক্ষেত্রে এই মহারণ
সকলি ব্যর্থ তবে,।

মাতার মানসে জাগিছে কেবল জতুগৃহের সে পাপ অনল পঞ্চ ভ্রাতার প্রতি পুত্রের দারুণ অভ্যাচার,



जानिन ১৩৪৫

স্থেহ রিগলিত সেই মুখপানে
চাহিয়া ক্ষণেক ফুল্ল পরাণে
কহিলা পুত্র 'দেহ মা আমায়
পুজার শান্তি জল,
'চলেছি যুদ্ধে দেহ গো অভয়
কর আশীর্কাদ লভিবারে জয়
তে পুণাবতী, তোমার প্রসাদ
আজিকে শ্রেষ্ঠবল।'

সভয়ে দেবত। কাঁপিল গগনে
কি কহিবে মাতা আশীর্নচনে
সত্যব্রতা দে রমণীর বাণী
মিথা। কভু না হ'বে,
গর্নের উড়িবে পাপের নিশান
প্লায় লুটাবে ধর্মের মান
বৃহক্ষেত্রে এই মহারণ
সকলি ব্যর্থ তবে।

মাতার মানসে জাগিছে কেবল জতুগৃহের সে পাপ অনল পঞ্চ লাতার প্রতি পুত্রের দারুণ অত্যাচার, সেই দ্যুতক্রীড়া রাজসভা মাঝে একবন্ত্রা কুললক্ষ্মী বিরাজে পুত্রগণের পাপ উল্লাস কুষ্ণার হাহাকার।

গগনে গরজে অশনি মন্দ্র ড়বেছে সূর্য্য ড়বেছে চন্দ্র থর থর থর কাঁপে ধরিত্রী সর্বরং সহা মাতা, বন্ধনেত্রে অনল জ্বলিল পুত্র স্নেহের মমতা পুড়িল "যতোধর্ষাস্ততো জয়ং" উচ্চারিলেন মাতা।





#### রংমণালের পাঠক পাঠিকা ভাইবোন-

দিন গোণা তা হলে সতিয় শেষ হ'ল। এল ছুটি। অনেক আগে মেঘ স'রে যাওয়া এক সকালের আকাশে বিলি করা হাওবিলে ত মিথ্যে আশাস ছিল না—সবুজে সাদায়, সোণালী নীলে ঝলমল এযে সতিয় অবাক করা ছুটি। বারবার সে ঘুরে আসে তবু তার রঙ কোন দিন ফিকে হয় না, টান কোন দিন আলগা হয় না।

ভেবেছিলাম এবার ছুটিতে কোথাও যাবার কথা আর কিছুতেই বলব না—ভোমাদের কাছে যদি তা পুরোণ এক থেয়ে লাগে! কিন্তু ছুটি মানেই যে ছুটে যাওয়া, ছুটি হলেই মন যে টানে সেই খনেক খনেক দুরে—েরেলের লাইন যেখানে পৌছোতে ফুরিয়ে যায়, দিগন্ত যার নাগাল পায় না।

কেন। চায় সেথানে যেতে! কিন্তু সেই অনেক অনেক দূর কোথায় আছে! হয়ত অনেক অনেক কাছে, একেবারে আমাদের বাড়ির পাশে, আমাদের খেলার মাঠের ধারে, আমাদের থিড়কী পুকুরের পাড়ে, সে কথা কি কোন দিন ভেবে দেখ নি!

নাই বা যাওয়। হল এধার শিলং কি সিমলা, মাত্রা কি মধুপুর, সবাই ত আমরা সকলবার যেতে পারি না। কিন্তু তাতে কি আসে যায়। অনেক অনেক দূর, হয়ত অনেক অনেক কাছে অপেকা করে আছে আমাদের আবিদ্ধারের আশায়। শুধু ছুটির চোখে না খুঁজলে তাকে দেখা যায় না।

ছুটি ত আজ আমাদের বৃকে, আমাদের চোখে, সেই লুকিয়ে-থাকা অনেক দূরকে কেন আমরা খুঁজে পাব না! হলদে, লাল, নীল ছুটির টিকিট কিনে যারা অনেক দূরে চল্ল রেল গাড়ীতে চড়ে তারা সুখী, কিন্তু তাদের ঈধা করব কেন ? রেলের ইঞ্জিনও হাঁফিয়ে ওঠে যেতে, এমন দূর হয়ত আমরা পায়ে হেঁটেই চলে যাব;—দেশের আমের সীমানা ছাড়িয়ে সেই যে বাঁজা মাঠ, একটি আড়া শিম্ল যেথানে সারারাত জোনাকী আর সারাদিন প্রজাপতিদের পাহারা দেয়—দেইখানে, কি শহরের পাড়া ছাড়িয়ে সেই অজানা রাস্তায়, যেখানে কোনদিন গেছি কি না গেছি মনে পড়ে না!

অত থানিই বা যেতে হবে কেন। ইয়ত আরো কাছে, একেবারে বাড়ির আশে পাশে, ঘরের ভেতরে, বিছানায় শুয়ে পড়া মজার বই-এর পাডায় ঝিন্ ঝিন্ করছে, অনেক-অনেক দূর!



প্রভার সময় প্রথমেই তে। ছুটির গল্প। আর পূজার ছুটিটা কেমন কাটান যায়। যার। যোগানে থাক বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে যায়—মতুন দেশ দুশু দেখতে হাওয়। বদলাতে সাধ যায়। যার যেমন ক্ষচি সেতেমন ভাবতে বসে। কল্পনায় কেউ চলে যায় সমৃদ্রের ধার, কেউ পাহাড়ের গায়, কেউ নির্জন নিরালা গ্রামের প্রান্থে। নৃতন মান্তুয়, নৃতন বন্ধু নৃতন এ্যাছভেঞ্চারে বের হতে ইচ্ছে যায়। আর পূজের ছুটি এ কল্পনাকে সভ্য করতে জানে। হেঁটে ভ্রমণ করার মত জিনিয় নেই কিন্তু লম্বা পাছি দিতে হলে রেলপথের কথা প্রথম মনে জাগে। প্রতিবার পূজাের মত এবারও রেল কোম্পানিরা—ই. আই, আর. ই, বি, আর প্রভৃতি কনদেসানে সন্তায় ভ্রমণ করার বিশেষ স্থবিধে করে দিহেছেন। উচ্চপ্রেণীর মত এবার তৃতীয় প্রেণীতেও স্থবিধাজনক কনসেনন দেওয়া হ্য়েছে। আমাদের দেশ দ্রিদ্ধ—তৃতীয় প্রেণীতেও ভ্রমণ করে প্রজাের অভিযান পরিপূর্ণ করা যায়।

কো আমেরিকান দলটি কারাকোরাম পর্বত অভিযানে গিয়েছিলেন তাঁরা পৃথিবীর উচ্চতায় দ্বিতীয় পর্বাভশুক K₂ প্রায় জয় করে ফেলেছিলেন। K₂ উচ্চতায় ২৮,২৫০ ফিট, তাঁরা ২৬,০০০ ফিট পর্বান্থ উঠতে পেরেছিলেন বলে প্রকাশ। বাকি ২,২৫০ ফিট উঠতে পারলেই তাদের জয়লাভ পরিপূর্ণ হত। ঘাই হোক তাঁদের ক্ষতিত্বে আমরা এই আমেরিকান দলটিকে অভিনন্দিত করছি। তাঁদের নিজেদের কণায় '২৬০০০ ফিট অভিযানের' গল্প তোমাদের বলছি:—

July 21.—Skirting under a line of seracs, slowly kicking steps upward, toward the summit cone, which very gradually grew closer to their great delight they found the ascent offered only average difficulty. The 25,370 ft shoulder lay well below them. Still they went on up the rock cone till thickening clouds on  $K_2$  and Broad Peak warned that a storm was imminent. This was no place to be caught in uncertain weather. Regretfully they begun the descent. They had reached a point at about 26,000 ft!

খাড়াই ত্রিকোণ বরফন্ত,প পদাতিকের মত সাব বেধে দাঁড়িয়ে—তারই ধারে ধারে পাহাড়ের শেষ চূড়োর দিকে মন্থরগতিতে তাঁরা উঠছেন। কারাকোরমের শেষচ্ডো ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কাছে যেন এগিয়ে আসছে। তাঁরা দেখছেন, আুরোহণের পথ আর স্থকঠিন নয়, কারাকোরমের শেষচ্ডো যেন পথ ছেডে দিয়েছে।



আশ্বিন, ১৩৪৫

২৫.৩৭০ ফুট উঁচু পাহাড় তাঁদের পায়ের তলায় পড়ে রইল, তাঁরা এগিয়ে চললেন, পাষাণ পিতের মত নিরেট বরফস্ত্পের গা বেয়ে তাঁরা চললেন—শেষে  $K_3$  আর Broad Peakয়ের ঘনিয়ে আসা মেঘ ঝড়ের ঝাঙা তুলে হাকলে—থবদার।

ঝড় আসছে, ঝড় এসে পড়েছে, এই বরফচ্ডোয় ঝড়ের সঙ্গে তাল ঠুকে টিকে থাকা সোদ। কথা নয়।

তাঁদের মন হতাশায় ভারে' যায়, তাঁর। নামতে স্কুক্ করেন। দীর্ঘাস ফেলে' তাঁর। ভাবেন, হায়, ২৬,০০ ফুট উট্তে তাঁরা উঠেছিলেন !

ত্মাসর গুদ্ধের মেঘে আজ সমস্ত ইউরোপের আকাশ আচ্চর! অবস্থাটা এমনি যে, যে কোন মৃহুর্ত্তে গুদ্ধের দামামা বৈজে উঠতে পারে। কিন্তু কেন এই যুদ্ধং দেহি ভাব ? মধ্য ইউরোপের সমূহ অসন্তোধের ক'বণ কী ? সুইউজারলাগতের মত জেকোশ্লোভাকিয়াও বিশেষ এক জাতির দেশ নয়—একে আফুর্জ্জাতিক প্রদেশ বলা চলে। এখানে জার্মাণ, জেক, স্লোভাক, পোলিস, ইছদি সকলে শত শত বছর ধ'রে একসঙ্গে মিলে মিশে বসবাস করছিব। কিন্তু গত মহাবুদ্ধের পর জেক ও স্লোভাকরা জার্মাণদের ওপর কিছু অত্যাচার করতে থাকে। বর্ত্তমানে জেকোন্লোভাকিয়াতে শতকরা বাইশজন জার্মাণ। জেকোন্লোভাকিয়ার সীমান্তের অর্দ্ধেকের ওপর ঘিরে আছে জার্মাণী। যুদ্ধ বাধলে জার্মাণী পাবে তুইটি সীমান্ত (ক্রান্স) ও আর একটি পূর্দ্ধে সীম'ত (দোভিয়েট ও জেকোন্লোভাকিয়া)। যুদ্ধ বাধলে জেকোন্লোভাকিয়াকে পশ্চিম প্রান্তে সাক্রান্ত জার্মাণীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে আর দক্ষিণে লড়তে হবে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে চাবালীতে জার্মাণীর বিরুদ্ধে লড়তে হবে আর দক্ষিণে লড়তে হবে হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে চাবালী জেকেল্লোভাকিয়ার অর্দ্ধেক ঘিরে আছে সে কথা ভূললে চলবে না। এটা জার্মাণীর দিকে মন্ত স্থিবি। এই তুই জাতির বিরোধের পেছনে নিম্নলিথিত কারণগুলি দেখা যাবে:

- (১) ইউরোপে এখন ডিক্টেটরদের রাজত্ব, ড্যান্ত্র উপত্যকা দিয়ে সমস্ত মধ্য ইউরোপ তার। জন করতে চার।
  - (>) জেকোম্লোভাকিয়া গণতান্ত্রিক দেশ।
- (৩) স্থতেটান দ্বার্মাণর। গত যুদ্ধের পর থেকে জেক ও স্লোভাকদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। এই স্থিবিধে নিয়ে দ্বার্মাণীর নাৎসী দল রীতিমত আন্দোলন স্থক করলে। হিটলার দ্বেকোল্লোভাকিয়ার জার্মানদের পূর্ণ ক্ষমতায় অধিকারী করবার জন্ম হুমকি ছাড়লেন।

#### জার্মাণী এই সর্তগুলি দাবী করেছে:

- (১) সমস্ত স্থযোগ স্থবিধার সমান অধিকার
- (২) আইনে স্মান দাবী
- (৩) স্বায়ত্তশাসন



- (৪) বত্তবুদ্ধের পর সমূহ অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ
- (৫) সচ্চনে জার্মাণ জাতীয়তা ও জার্মাণ মনোভাব পোষ্ণ

এখন এই দাবীগুলি জেকোন্নে ভাকিছা মেটাতে মোটে রাজী নয়। জার্মাণীও ছাড়তে নারাজ। জেকোন্মোভাকিয়া বশহে তাদের দেশ গণতন্ত্রবাদী, তারা ডিকটেটরদের নিয়মকান্ত্রন সন্ধীকার করে। তাছাড়া জার্মাণ ছাড়া অক্যান্ত জাতীদের প্রতি তাদের একটা কর্ত্তব্য আছে।

জেকোন্সোভাকিয়া ও জার্মাণীর এই বিরোপ, ও আসর যুদ্ধের আশক্ষার—-গোড়ার কথা এই। যুদ্ধ বাধলে ফরাসী দেশ ও সোভিটেট জেকোন্সোভাকিয়ার পক্ষ নেবে। ফরাসী ও ইংলণ্ডে মিত্রতা থাকার দরুণ ইংল্ড ক্রেকোন্সোভাকিয়ার হয়ে যুদ্ধ করবে। অপরপক্ষে জার্মাণীর সঙ্গে যোগ দিতে পারে অঞ্জিয়া ও ইতালী। সোভিয়েট শত্রু জাপানও জার্মাণীর দলভুক্ত হতে পারে। তাহলে বুঝতেই পারছ ইউরোপে এখন যুদ্ধ বাধা মানে সম্প্ত পৃথিবীর যুদ্ধে নামা।

ত্রীবোগেন্দ্রনাথ গুপু মহাশয়ের পূর্বপ্রকাশিত "পথেবিপথে" উপন্যাসটির শেষাংশ রংমশালে আগামী কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে ছাপা হইবে।



াকা-দিদিভাই

#### আমার স্লেহের ও আদরের মিষ্টি ভাই বোনেবা

শরতের বাঁশী বেজেছে বাংলার গৃহে গৃহে, সোনার স্বপ্ন রূপায়িত হয়ে উঠেছে সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে। বাংলার বন ঘন সব্জ—তারই সঙ্গে হাতছানি দিয়ে তাকে ঘননীল আকাশ বাতাসে আনন্দের আমেজ। ভাজ গেল এল শরং! ছুটীর বাঁশী বেজেছে সকলের মনে। এ আনন্দ দিনে তোমাদের আশীয় জানাই—আমার ছোট বন্ধরা তোমরা স্থলর হও। আনন্দের প্রশম্পি তোমাদের অস্তর্কে স্পর্শ করে ধন্য হোক।

#### লীলা ও ইলা ব্যানাৰ্জি, গ্ৰা: ৪৮০

তোমাদের চিঠি পেলাম। তোমাদের পূর্ব্ব চিঠির উত্তর দিইনি বলে অন্তযোগ করেছ—কিন্ধু সভিয় যদি না দিয়ে থাকি ভাহলে পাইনি জ্বেনো। বাড়ীতে কে বলেছেন দিদিভাই তোমাদের ভালরাসে না ? তাঁদের বলো দিদিভাই বলেছে সেকথা ঠিক নয়—দিদিভাই তোমাদের সকলকেই খু-উ-ব ভালবাসে। চিঠি যথন ভোমরা লিখবে—উপরে ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর সর্বাদা দেবে।

#### শিবাণী সিংহ ( কলিকাতা )

তোমার স্থন্দর মিষ্টি চিঠিটুকু পেয়েছি। থাকলেই বা তোমার থোকাখুর—ভাবলে এগানে চুকতে পাবেনা, এমন কোনও কথা নেই ভাই! লাল্টু মুকুলদের নিয়ে গ্রাহক হয়ে পড়ো, দিদি তোমাদের সকলের জন্ম বসে আছে। এথানকার থালি যে আইনটুকু আছে সেটা মানতে হবে—তবে সেথানে বয়সের সম্বন্ধ কড়া আইন নেই। সভ্যি 'আপনি' আমি ভালবাসিনা—গ্রাহিকা হলেই লেথনী বন্ধুও অন্তান্ত বিষয় জানতে পারবে ভাই।



#### মায়া সেন (কলিকাতা) গ্রাঃ ৩০৯

তোমার ভাইএর গ্রা: নম্বরেই চলবে—এবং তাই করা হলো। ঐ গ্রাংক নম্বর দিয়ে চিঠি লিখো।
এক বাড়ীতে ত্বন গ্রাহক হওয়া সভব নয় আমরা জানি বলেই ঐ ব্যবদ্ধ। হয়েছে। স্কুলাতা রক্ষিত ও
শিবাণী সরকারের ঠিকানা পাঠাচ্ছি। বয়সের সম্বন্ধে কোনও কড়া আইন নেই সে কথা আগেই
বলেছি ভাই।

পিণ্টুরাণী ও মিণ্টুরাণী বস্থ (চুঁচড়া) গ্রাঃ ১১১৮

তোমাদের লেখনী বন্ধু পাঠাচ্ছি, দেলাইএর প্যাটার্ণ সম্বন্ধে ওবাড়ীতে (ভাবীগৃহিণীর বৈঠক) থবর দেবে।।

ভোমাদের বৌদির চিঠি ভো পাইনি ভাই।

পরিমল সরকার ( Horna ) গ্রাঃ ১০৪০

চিঠির উত্তর না পেলে রাগ করবে বলেছ—কিন্তু উত্তর দেবার তে। কিছু নেই ভাই। যাদের ঠিকানা চেয়েছ পাঠাছি।

যামিনীভূষণ সেনগুপ্ত ( মজঃফরপুর )

গ্রাহক নম্বর নেই কেন ? কবিতা বিচার কররার ভার তে। আমার নয় ভাই—তাই যথাস্থানে পাঠিয়েছি—সময়ে সংবাদ পাবে। তোমরা যেকেউ যথন চিঠির সঙ্গে রচনা পাঠাবে তথন আলাদ। আলাদ। কাগজে নিখো।

কামাখ্যাচন্দ্র বল ( ডালটনগঞ্জ ) গ্রাঃ ৮০৩

বিজ্ঞানর। খুসী হয়েছি খুব। তোমার প্রবন্ধ দেখে সম্পাদক মশাই যা ব্যবস্থা করবেন তাই হবে। নীলিমা

গ্রাহক নম্বর, ঠিকানা পদবী কিছু নেই কেন ? সব দেবে ! ঠিকানা পাঠাচ্ছি।

তোমাদের ইন্দিরাদিকে তুলে দেওয়া উচিত হচ্ছেনা বলে অহুযোগ করেছ ! শুনেছি স্থানের সঙ্গুলান হয়না বলে প্রত্যেকবার তার বিভাগে-লেখা যায়না। আমি তোমার ও অঞ্চলি সেনগুপ্তা প্রভৃতি বোনদের অহুযোগ কর্ত্তপক্ষকে জানাবে।।

স্থাননা দে ( কলিকাতা ) গ্ৰাঃ ৯২৮

তোমাদের প্রবেশের সম্বন্ধে তে। আগেই বলেছি ভাই। তোমার জন্মদিনের পর আমি চিঠি পেলে আশীষ জানিয়েছি। ভাষী সৃহিণীর বৈঠকে প্রবেশ করতে পয়দা লাগে কিনা জানতে চেয়েছ? না মোটেই লাগেনা—তোমাদের জানবার জানাবার জন্যই ঐ বিভাগ! তোমাদের চিঠি পেলে বিরক্ত হবো কেন বলতো ভাই ?



#### অরুণকুমার মুখাজ্জী ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ৮৬১

তোমার লেখনী বন্ধু 'বাবু' ও শ্লামল চিঠির উত্তর দেয় মি বলে অগ্নোগ করেছ—আমি ওদের বলে দিছি—এ ভাবী অলায়। তোমরা নিজেরা বন্ধু বেছে নিয়ে ঠিকানা চাও পাঠিয়ে দিছিছ না হলে আমি যাদের দিই তাদের এইরকম গোলনাল হয়—ভার চেয়ে নিজেনের নেওয়া ভাল না ? কি বলে ভাকৰ কলতো ? মনে নেই ভাই জানিও।

#### সমীর চৌধুরী ( বহুবমপুর ) গ্রাঃ ১১৫৫

বৃত্তি! তোমার মিষ্টি চিঠি ভারী আমোদ দিয়েছে। তোনার ছোট ভাই দিতি,কে নিয়েই বংমশাল দলে চুকলে আরো থুদী হতাম। মা কি দকলের থাকেন ভাই পুতঃথ করতে নেই—রোজ সকালে উঠে তার উদ্দেশে প্রণাম জানিও দেখে। মনেক ভাল লাগবে। কবিতা পেয়েছি।

#### সুশীলবর্দ্ধন সেন (পাবনা)

তুমি জিজ্ঞাসা করেছ এক্সেন্টের কাছে কিনলে টিঠি লিগতে পারবে কিনা—নিশ্চম পারবে ভাই। মণিমালা (কলিকাতা ) গ্রাঃ ৫৭৭

তোমাকে ভুলিনি আমি—চিঠিতে। তুমিই অনেকদিন লেগনি ভাই। তুমি যে লেখা পাঠিয়েছ ম<del>ক্ষ</del> হয়নি আরো উন্নত করবার চেষ্টা করবে। এটা যাবে কিনা এখনও জানতে পারিনি।

#### সুবোধকুমাব গুপু ( আসানসোল ) ১০৭১

তোমার সব অন্তরোধ রক্ষা করবার চেষ্টা করবো। কলিকাতা রেজিও ষ্টেশনের ঠিকানাতো রংমশালের পাতায় যাবেনা ভাই—যদি স্থবিধা হয় পরে জানাবো। কবিতার সম্বন্ধে যথাসময়ে থবর পাবে। তোমার ঠিকানা চিঠির উপর লিখো।

#### শিবপ্রসাদ সেন ( নিউদিল্লী ) গ্রাঃ ৫৮৯

তোমার চিঠি, নক্সা ইত্যাদি পেয়েছি—এবং ঠিক জায়গায় পৌছে দিয়েছি। জ্যোতিৰ্ময় দাশ ও জগদীশ দাস ( তেলিনীপাড়া ) গ্ৰাঃ ১১১৭

জ্যোতিশ্বয়, তুমি এতদিন চিঠি লেখোনি বলে আমি রাগ করেছি। জগদীশ, উল্টো চাপ দিলে চলবে না বুঝেছ ? এ ব্যাপারে ছোট বড় নেই।

#### নিশানাথ দাশগুপ্ত ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ১০০৯

তোমার সমস্ত মস্তব্য শুনেছি! কবিতার কথা জিজ্ঞাসা করবো কি করে বল ? তিনি দেখে জানাবেন। বন্ধু কাকে নেবে জানিও।



শৈলেন্দ্ৰমোহন চক্ৰবন্তী (ঢাকা) গ্ৰাঃ ৩৫৭

তুমি যা লিপেছ ত। আমি নীতে দিলায়। "রংমশালদলের ভাইর।। আমি একজন লেপমীবদ্ধু আকাছী। আমি এবার মাটিক দেবে।, জাসছে কাত্তিকমাসে আমি যোলে। বছরে পড়বো। অমমি থাকি ঢাকা জেলার, আমার লেপনীবদ্ধ যে হবে দে দার্জ্জিলিং, রেপুণ, মুক্লের পাটনা, আসাম, দিল্লী বা তারও বেশী দ্রের কোন দেশ থেকে। আমার অল্পরের ভাইরা, তোমরা রাগ করোনা, আমায় অহঙ্কারী ভেবে নিওনা আমার ইচ্ছা লেখনী বদ্ধু করে পত্র বিনিম্রস্থলে বদ্ধুর দেশের সকল বিবরণ জেনে নেওয়া ও আমার দেশের বিবরণ তাকে জানিয়ে দেওয়া। এই আদান প্রবানের মধ্যে দিয়েই আমাদের বদ্ধুর দৃঢ় হবে। দেখা হবেন। কোনদিন। অপেকা বে মোহ গড়ে তুলে ত। বড়ই মধুর।—" তোমরা কে শৈলেনের সঙ্গে আলাপ করবে জানিও ঠিকানা দেবে।।

আনোয়ারা বেগম ( বারাকপুর ) গ্রাঃ ১১০৯

তোমার লেখনী বন্ধু লীলা আমায় জানিয়েছে—দে তোমার চিঠি পেয়েছে এবং অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছে। তবে চোথের খুব অন্থ —একটা চোখ একেবারে বাঁধা আছে—লিখতে বা পড়তে পারা দূরের কথা আলোতে চোখ মোটে খোলা হয়না—তাই সে বলেছে তুমি তার যেন ভুল পারণা কোবোনা—দে একট্ট ভাল হয়েই তোমায় চিঠি লিখবে।

জ্যোতিশার মুথোপান্যার, তুষারকান্তি দত্ত, নিত্যানন্দ ভট্টাচার্য্য, স্থরথ বস্ত্ব, ভাতৃড়ী প্রাতৃর্নদ্ধ, অরুণ বন্দোপাধার, বিনয়চন্দ্র, পঞ্চানন রুই, পরিমল কুমার চক্রবর্ত্তী, অলক ঘোষ তোমাদের সকলের চিঠি পেয়েছি— যারা যা অন্ধরোধ করেছ রাণতে চেষ্টা করা হবে। যারা আজ নতুন এসেছ তাদের সাদর আহ্বান জানাচ্ছি আর জানাচ্ছি তোমাদের সকলকে আমার আম্বরিক স্নেই ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথ মিত্র ( কলিকাতা ) গ্রাঃ ১০৭৭

তুমি দাৰ্জ্জিলিং থেকে কোলকাত। এসেছ সে থবর ৭ তোমার তুটী চিঠিই আমি পেয়েছি ভাই।

তোমার কথাগুলে। আমার ভালো লেগেছে। চনংকার উত্তর দিয়েছ 'ছাদে উঠে দিঁড়িকে অপমান করা'। আনন্দকে বিশ্লেষণ করে দেখার শক্তি তোমার আছে। আদর্শবাদের কথাটা খুব মানি। কিন্তু সে আদর্শকে ক'জন অটুট রাগতে পারেন ? যাঁরা পারেন তাঁরা মহাপুরুষ! বিবেকানন্দের কথাটা "জীবনে একটা আদর্শ বেছে নাও, আর সেই আদর্শের জন্ম প্রাণত্যাগ করো"—তোমাদের সকলের জীবনে সার্থক হ'ছে উঠক। তোমাদের রংমণালকে যে ভাবে তুমি রূপ দিতে চাও দেখছি অনেকগানি চিন্তা এর পিছনে আছে তোমাদের আন্তরিক ক্ষেহভালবাদার স্পর্শে এ আরো স্থন্দর হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস ভবে সময় লাগবে ভাই। অন্তান্ম বিষয়গুলো পরিচালকমণাইএর অবগতির জন্ম তোমার চিঠিগানা তাঁর কাছে পাঠালাম।

ভভাগিনী—

mmsp



#### সহসা

#### শ্রীমতী শিবানী সরকার

অন্ধকার তথনও ভালে। করে দ্ব হয়নি। জানালার ধাবে দাঁড়িয়ে মালতী দূরে মিলিয়ে যাওয়া একটি তারার পানে চেয়ে আছে। তারাটি আত্তে আতে মিলিয়ে গেল। মালতী এসে বিছানায় গুয়ে পড়ল।

সকালবেলার উজ্জ্বল রোদ সমস্ত পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীকে জাগিয়ে তুলেছে। বীরু এসে মালভীর গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। "এত বেল। হয়ে গেছে, ছোড়দি, এখনও ঘুনোচ্ছ ?" মালভী ধড়মড় করে উঠে বসল। পায়ের কাছে বেড়ালছানাটা মাথা ঘসছে। তার দিকে ক্রক্ষেপমাত্র না করে মালভী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। এই মনিবটীর কাছে সে কোনদিন ভালো ব্যবহার পায়নি।

"ওঃ এত বেলা হয়ে গেছে।" মালতী ভাড়াভাড়ি চুল বাঁধতে লাগল।

ভোঁ-ত-ও—তই যাঃ ক্ষুলের বাস। খাওয়াটাই ছাই হলনা। মালতী ছুটতে ছুটতে বাসে উঠে বসল। তার মুগ দেখে মেয়েরা সবাই হেসে ফেলল।

স্তিয় এমন অপেয়া আজকের দিনটা! স্কুলে গিয়ে বাস থামতেই নামতে গিয়ে মালতী খেল এক আছাড়।

ও: বাবা ক্লাণে আবার বদে আছেন সাক্ষাৎ যম—মিসেস মিটার। মালতি নিজের জায়গায় বসতে না বসতেই তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—Atlas Mountain আফ্রিকার কোন দিকে ?" শুনে মালতী এতই ভয় পেল, যে, এত ভালে। করে শেখা পড়াটার বিন্দুমাত্রও তার মগজে রইল না। তোতল তে তোতলাতে কোনমতে সে উত্তর দিল, "এঁয়া—এঁয়া—দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোনে।"



আখিন, ১৩৪৫

"Nonsense !-- মিদেস মিটারের স্বর পদায় চড়ল।

জারের ক্লাশেও মালভী খুব বকুনি পেল মীরাদি ত স্পষ্টই বললেন যে পৃথিবীতে গোবরের পরিমাণ কিছু বেশী হয়ে গাওয়ায় মালার মাথায় গিয়ে কিছু আশ্রয় নিয়েছে!

টিলিনের সময় নমিত। এসে তার হাত ধরে টানতে টানতে তাকে বাইরে নিয়ে গেল। ছজনে নাঠের দিকে বাবে এমন সময় হঠাং মালতী প্রায় কেঁদে কেলে বললে, "কি হবে নমিতা? কাল সকাল মিদ্ সেনকে টাস্ব দেখাতে গিয়ে আমার Fountain Pen দেখানে ফেলে এসেছি, একদম ভুলে গিয়েছিলাম।" "তোর মত গেয়ে সার দেখিনি, মালা। চল্ নিদ্ সেনের ঘর থেকে Penটা আনি এখন বোধ হয় উনি নেই ঘরে।

মিস্ সেনের ঘরটা প্রকাণ্ড। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা চমংকার চন্দনকাঠের টেবিল। ভার ওপর বসানো আছে একটা স্থন্দর আয়না, ভারী চমংকার জিনিস্টা। এটা মিস্ সেনের দাদা তাঁকে জন্মদিনে দিয়েছেন। সেই টেবিলটার ওপর, আয়নাটার সামনে পড়ে আছে মালতীর Fountain Pen. মিস্ সেনের ঘরে সর্পাদা থাকে একটা ছেলে, নাম ভার মহ্মা। সে মিস্ সেনের ঘর ঝাড়েও তাঁর হকুম পালন করে। কিন্তু এখন সে ঘরে ছিলনা। নমিভা বলল, "তোর সৌভাগ্য মালা। মহুরাটাও আজ খরে নেই।" চতুদ্দিকে দৃষ্টিপাত করতে করতে মালতীর চোথ পড়ল সেই Penটার ওপর। ছুটতে ছুটতে দিয়ে ষেই সে টেবিলের ওপর বাঁপিয়ে পড়ে Penটা তুলে আনতে গেল অমনি টেবিলটা একদিকে কাং হুয়েল পড়ে মিস্ সেনের সানের আয়না স্থান্দে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে চ্রমার! মালতীকে কিংকর্ত্তবাবিমূচ ভাবে দাড়িয়ে থাকতে দেখে মিয়া ভাকে টানতে বাইরে নিয়ে এল।

বাড়ী গিয়ে মালতি সেদিন পালি ভাবছে কাল কি হবে! "ঘুড়ি ওড়াবে ছোড়দি ?" —"না," মালতী ঝেঁকে উত্তর দিল। বীৰু বেচাঃ। মৃথ চুন করে চলে গেল। বেড়ালছানাটা মিউ মিউ করে ছবার ডেকে মালতীর পায়ে মাপ। ঘষতেই মালতী এমন এক চপেটাঘাত করল যে বেচাঃী বেড়াল ছুটে পালালো।

প্রদিন স্থলের বাদ এদে দাঁড়াতে শবিত পদে মালতী এদে বাদে উঠল। দারাটী গাড়ী দে একটা কথা কইল না। মনের অবস্থা তার বড় ভয়ন্বর। মালতী ভাবতে লাগল, এবার দে ঠিক আয়হত্যা করবে, —হঁয়া নিশ্চয়ই আয়হত্যা করবে। হঠাং তার চিস্তাধারায় বাধা পড়তে দে দেখল বাদ স্থলে এদে থামল। নিমিতা ভার হাত ধরে টেনে বল্লে, "কি মজা দেখবি চল মালা।" বলে মালতীকে নিয়ে গেল একেবারে মিদ্ সেনের ঘরের দামনে। দেখানে কোধারক্ত মুখে দাঁড়িয়েছিলেন মিদ্ সেন, তাঁর পাশেই মিদেস্ নিটার ও অক্স টিচাররা। কয়েকজন মেয়েও ভীড় করেছে আর মিদ্ সেনের দামনে ভীত মুখে দাঁড়িয়ে আছে মহায়।

"নিশ্চয় তুমিই ভেডেছে। তুমি ত থাক এ ঘরে।" মিস্ সেন বললেন।
মহায়া কম্পিত কঠে তার প্রতিবাদ জানালো, কিন্তু সে প্রতিবাদ কেউ গ্রাহ্ম করল না।
"হয় এখনই আয়নার দাম দিয়ে দে, নয় বেরিয়ে যা; তোকে আর রাখব না।"



বেচারী মন্তর। ছলছল চোথে দাঁড়িয়ে রইল, গরীব মান্ত্র, দামী আয়নার দাম কোণা পেকে দেবে ? আর চলে গেলেই বা কি করবে ? যা পেত এখানে কাজ করে তার থেকেই বাড়ীতে তার ম। আর ছোট বোন থেতে পেত। এখন তারা কি খাবে ?

নমিতা দেখল মালতীর চোপ কেমন ছল ছল করছে। নমিতা কি একটা বলতে গোল এমন সময় মালতী অন্ত কাও করে বসল !

সোজা ঘরের মধ্যে চুকে মিদ্ দেনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, "মিছামিছি কেন একে শাস্তি দিছেল মিদ্ দেন ? আয়নাটা আমিই ভেকেছি, ও নয়।" "তুমি মালা? কি করে ভাঙ্গলে ? 'পরস্ত টাস্ক দেগাবার সময় আমার Pen ফেলে গিয়েছিলাম এ ঘরে। সেইটা কাল টিফিনের সময় নিতে এসেছিলাম, আমার হাতের ধাকা। লেগে এটা পড়ে গেল। আমার ক্ষনা কর্মন, মিদ্ সেন।" মিদ্ সেন কিছু বলবার আগেই মিদেস্ মিটার এগিয়ে এসে বললেন, "I am very pleased with you Mala." ভারপর মিদ্ সেনের দিকে ফিরে বললেন, "আয়নার দাম আমি দিয়ে দেব, মিদ্ সেন।"

বাড়ী আসতেই বীক বল্লে, "আজকে আমরা থেলার জিতেছি ছোড়দি।" "তাই নাকী পূবেশ তো।"—মালতী হাসতে লাগল। বীক অবাক! তার ছোড়দির আজ এত খুসি মেজাজ পূ ঘরে বেডালছানাটা ভয়ে ভয়ে কাছে এসে দাঁড়ালো। মালতী একটু হেমে তাকে কোলে তুলে নিল।

#### গ্রাহকগ্রাহিকাদের ছবিঃ-



ডিব্রুগড়ে বন্তা —রাস্তার এক অংশ ধীরেন ঘোষ (গ্রাঃ নং ৩৪০), ডিব্রুগড়।

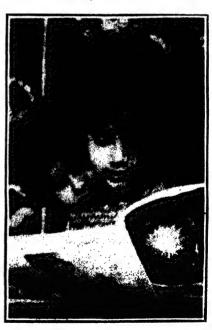

'কি রে দিদি কি'—বলে ঝুঁকে ছোট্র বোনটি । দেখে দিদি পড়ে কি—কিসে তার মনটি।

প্রদীপকুমার সেন ( গ্রা: নং ৩০১), কলিকাতা।





চাঁদ ও মেঘ ( হাতে আঁকা ) শ্রীরথীশচন্দ্র ঘোষ ( গ্রাঃ নং ৬৬৮), রাজসাহী।

### অঞ্লি স্বৃতি

আমর। গভীর তৃঃথে জানাইতেছি রংমশালের গ্রাহিকা শ্রীসঞ্জি দেনগুপ্ত।
গত ৭ই ভাত্ত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় মঞ্জির বয়স থাত্ত ১৪
ছিল। অঞ্জুলি রংমশালের গোড়া থেকেই তার গ্রাহিকা ছিলেন এবং রংমশাল
তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। বাংলা সাহিত্যে অঞ্জলির প্রগাঢ় অফুরাগ ছিল।
অঞ্জির ভ্রাতা শ্রী অপর্গা প্রসাদ দেনগুপ্ত এম-এ মহাশয় অঞ্জলির শ্বতি রক্ষাথে
রংমশাল প্রতিযোগিতায় তৃইটি পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন। কার্ত্তিকের রংমশালে
বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইবে। তোমাদের সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া আলম্বা
অঞ্জির আত্মার কল্যাণ কামনা করিতেছি ও অঞ্জির আত্মীয় স্বন্ধনের প্রতি
আমাদের আস্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।



#### দিদিভাই'এর খোলা চিটি

রংমশাল দলের আদরের ভাইবোনেরা আমার!

চিঠির বাঝ ছেড়ে এবার তোমাদের স্বাইকে একত্রিত ক্রবার জনা বাইরের জালোতে এসে দাড়িয়েছি,—কি মজা বলতো ।

গতবাবের রংমশাল দলের প্রীতিদম্মিলনীতে তোমরা অনেকেই আসতে পারোনি। অনেকেই এজনা আমার ওপর অভিমান করেছিলে, রংমশাল মারফং তোমাদের জানান হয়নি বলে তোমরা তঃথ করেছিলে। এটরকম এক স্মিলনের জন্য তোমরা। প্রায় স্বাই আমায় অন্তরোধ করে পাঠিয়েছ—পরিচালকমশাই তোমাদের আব্দার মঞ্জ করছেন—খুব আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। তোমাদের নিয়ে একটু আনন্দ করতে চাই, মেশাটাই আমাদের আসল। যথাসমুয়ে অন্যান্য খবর পাবে।

শারদীয়ার প্রীতি ও আশ্য সবাই জেনো। ইতি-

কেন্সাব্দর

প্রীতিপ্রয়াসী

দিদিভাই

রংমশালের নতুন বছর এল। নতুন বছরে রংমশালও নতুন হয়ে বার হবে।' রঙে রেথায় ছন্দে গল্পে আরও কত কিতে রংমশাল নতুন হবে। তোমরা দেথে আশ্চর্যা হবে। রংমশালের নতুন মলাটের অন্তত ছবির প্রতি দৃষ্টি রেথো।

আর দেরী না করে এখনই রংমশালের গ্রাহক হত্তে পড়। কার্ত্তিক মাস্থ পড়বার আগেই চাঁদা পার্টিয়ে দাও। যারা গ্রাহক আছ তারা শীঘ্র মণি অর্ডারে চাঁদা পাঠাও—নতুন ধাতায় নাম তোলা হবে।

# 

• দুধ সাহারের পথেঃ লিখিত স্তৃত্যার দে সরকার, চিত্রিত গোপেশচ দ্র চক্রবর্তী। এম সি সরকার এণ্ড সন্স, দাম দা√০

সাজ সজ্জা ও অপরূপ ছবিতে এই মনোরম রূপকথাকারে আজব উপন্যাসটি পড়ে আমরা খুসী হয়েছি। মাটির পুতুল পেফলাদি ও তার হাঁস সঙ্গী কক্কিকিচক্ ছাং সায়রের পথের অভিযানে কত অভূত দেশ দেখল, কত রকম মানুষ পশুপাখী পিঁপড়েদের সঙ্গে তাদের আলাপ পরিচয় হল। পুজোর ছুটিতে এই বইটি হাতে নিয়ে তোমরাও কক্কিকিচক্ ও পেফ্লাদীর সঙ্গে ছাং সায়রের পথে বেড়িয়ে আসতে পারো। সে ভারী মজার এাড্ভেঞার। আর পথের খরচ মাত্র দেও

দুই খুনীঃ — সুকুমার দে সরকার, রংমশাল প্রেস। দাম ৮০

সুকুমার বাবুর এ বইটিরও পরিচয় নিপ্প্রোজন। নানা মাসিকপত্র ও কাগজে বইটির উচ্চ প্রশংসা বেরিয়েছে। পশু পাখীদের নিয়ে গল্প লেখায় সুকুমার বাবুর পাক। হাত। শুধু তা নয়, সুকুমার বাবু পশু পাখীদের ভাষ। আয়ত্ত করে ফেলেছেন—তাদের ঘর দোর সংসারের কথা, তাদের সুখ তুংখ, রোজকার নিত্য জীবনের নানা তথা আবিদ্ধার করে তোমাদের এ বইটি তিনি উপহার দিয়েছেন। পশু পাখীদের নিয়ে এমন গল্পের বই সুকুমার বাবু ছাড়া বোধ করি আর কেউ লেখেন নি।

সবুজ লেখা: — প্রাচী পাব্লিশিং হাউস: দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার সম্পাদিত। রবিরঞ্জন মিত্রমজুমদার, সাহিত্য আশ্রম, পি ৭৭ লেকরোড, প্রকাশিত। ডবল ক্রোউন আর্ট পেজি বড় সাইজ, পুরু অ্যান্টিক কাগজে ছাপা. তিনরঙা ও এক রঙা অদংখ্য ছবি। মূল্য দেড় টাকা, ডাঃ মাঃ স্বতম্ভ।

বাংলা দেশের শিশু সাহিত্যে ছটি নাম করতে গেলে অবনীক্রনাথ ও দক্ষিণারঞ্জনের নাম না করে' উপায় নেই। দক্ষিণারঞ্জনের 'ঠাকুরমার ঝুলি' যথন বার হয়, দেশে তথন তলস্কুল



আপিন, ১৩৪৫

পড়ে' যায়। শ্রীসরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ কেউ-ই বইখানার প্রাশংসা করতে বাদ যান নি। তারপর থেকে সুরু করে' দক্ষিণারঞ্জন অজন্র রঙীন সুমিষ্ট লেখা লিখেছেন, কিন্তু এই স্ব চমৎকার লেখা একত্র ছাপা হয়ে' কখনোও বার হয় নি। এই সঞ্চয়ন বইখানায় দক্ষিণারঞ্জনের শ্রেষ্ঠ রূপকথা. কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, গান, হাসির গল্প ইত্যাদি আছে। বইখানার সাজাবার ভার নিয়েছিলেন পাচী পাবলিশিং হাউস। এঁবা রঙে রেখায় যে মনোহর রূপ দিয়েছেন বইখানাকে, তা' সভািই অভিনব। এ বই ছেলেমেয়েদের আনন্দ, শিক্ষা উৎসাহ ও আদর্শ যোগাবে।

পরীর গঞ্জঃ---মুধাংশু দাসগুরু, ইষ্টার্ণ ল' হাউস। দাম। ১/০

গাল ঠাকুরদাঃ ব্রুদেব বসু, ইপ্রাণ ল' হাউস। দাম। 🗸 ০

জীবনের সাফল্যঃ—শিবরাম চক্রবর্তী ও গৌরাঙ্গ বস্থু, ইষ্টার্গ ল' হাউস। দাম।৫০

আরতি :- সুনির্দাল বমু সম্পাদিত, ইষ্টার্ণ ল' হাউস। দাম ১।

ইপ্টার্গ ল' হাউস এত সন্তায় বই কেমন করে বার করেন ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। শুনেছি তাঁদের উদ্দেশ্য বাংলার ঘরে ঘরে তাঁদের বই পৌছুক। প্রিক্রির গল্প বইটি স্থাংশু বাবুর লেখা, এতে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী আটটি মনোরম রূপকথা আছে। গল্প তাঁকুরাদা বইটি লেখা বৃদ্ধদেব বাবুর। বৃদ্ধদেব বাবুর নামের পরিচয় নিম্প্রয়োজন। রংমশালে তোমরা তাঁর লেখা পড়েচ। এ বইটিতে ভারী মন্ধার ৬টি ছোট গল্প আছে। হাসির পরিবেশক শ্রীশিবরাম ও তাঁর তরুণ বন্ধু শ্রীগোরাঙ্গ ছজনা ভাগাভাগি করে জ্রীবানের সাফল্য বইটি লিখেছেন। সবশুদ্ধ ১০টি গল্প। কয়েকটি গল্প রংমশালে প্রকাশিত হয়েছিল। আরিতি তোমাদের পূজার ছুটি কাটাবার মন্ত বই। গল্প কবিতা ও প্রবদ্ধে সবশুদ্ধ ৪৯টি। ছবিও অনেক। বইটির আয়তনের তুলনায় দাম সন্তাই বলতে হবে। এঁদের আরো ছটি বই পূজার বাজারে তোমরা পাবে। একটি স্থবিনয় রায় চৌধুরীর প্রশীত ধাঁধার বই—"বাল তো ?"—দাম ॥৯০ আর একটি গোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত আঞ্জিল (গল্পের বই) দাম ১০০।

আ বিজিনি রা- আনু নিক যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে বাংল। সাহিত্য কিশোরদের মৌলিক উপস্থাস এই প্রথম। আবিসিনিয়ার যুদ্ধ ভিত্তি করে এটি একটি কাল্পনিক যুদ্ধ কাহিনী। বইটি বিলম্বে পাওয়ায় কোন সমালোচনা করা সম্ভব হ'ল না।

### ভাদ্র মাদের ধাঁধার উত্তর ও উত্তরদাতাদের নাম

#### শ্রাধার উত্তর

| ١ د | গ্ৰহণ - | . * |   | 91    | পাতাল |
|-----|---------|-----|---|-------|-------|
| ۱د  | বাদল    |     |   | 61    | ক পিল |
| ৩ গ | স্বল    |     |   | اد    | ক্যল  |
| 8   | কাজন    |     |   | 2 > 1 | ধ্বল  |
| 9   | সরল     |     |   | 221   | যুগল  |
| 91  | পাটল    |     | • | \$2.1 | বদল   |

#### নিভূল উত্তরদাতাদের নামঃ

জগদিন্দ্রনাথ বায়, (ভবানীপুর); শতদল দাস, (দাড়িয়াপাড়া); প্রফুল গাঙ্গুলী, (ভবানীপুর); অমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (ভবানীপুর), ফুনীল কুমার ঘোষ, (তালতলা), পরেশচন্দ্র মাইতি, (ভবানীপুর); জনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, (থিদিরপুর); মণীক্রনাথ মিত্র, (কোলগর); কল্পনা ও অঞ্জলি আচার্য্য, (নাগপুর); জ্যোতিশ্বয় মুখোপাধ্যায়, (আরা)-; বকুল, স্থনীল ও রগীক্র সেন, (দিনাজপুর)। স্থভার্য কুমার ও স্থবোধ কুমার ৰায়, (মধুবানী); শীলা ও ইলা ব্যানাজ্জী, (গোয়াবাগান); শৈলেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী, (ঢাকা); কুমারী জ্যোতিষ্যয় মুখার্জ্জী, (বালীগঞ্জ), অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়. (কলিকাতা): অরুণ কুমার মুখার্জ্জী, (ভবানীপুর); কলকেন্ নারায়ণ ভটাচার্যা, (পার্টনা) : স্থাননা দে, (কলিকাতা) : অঞ্জলি, রছত ও খোকা, (নৈহাটা) : অজিত কুমার লাহিড়ী, (কলিকাত:); সমীর চৌধুরী, (বহরমপুর); অরুণ কুমার রায়, (ভবানীপুর); নীলিমা, নমিতা, নিশ্মল ও অমল, (সিমলা শৈল); সবিতা বস্তু, (কলিকাতা); মহাবিষ্ণু সেন, (ফরিদপুর); প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়, মি: উইলোবি, মি: সি: এদ, ব্যাস ও মঞ্জুলী চট্টোপাধান, (শ্রামনগর); অসীম কুমার সরকার, (পুরুলিয়া); স্থনীল কুমার দত্ত (দার্জ্জিলিং) , মীরেন্দ্র কুমার সরকার, (তেওতা) ; প্রতিভা, ছোটমামা, রেণু, লীলা ও রমেশ, (জামদেনপুর), সাবি. তুর্গা, লক্ষ্মী, করুণা, রেণ, রথীক্র ও সতী মৈত্র, (রাজসাহী); গোপালেক্স, সাবিত্রী, গীতি, বেবী, সভী ও রথীন্দ্র সৈত্রেয়. (রাজসাহী) ্ল অদিতি দেবী, অমিতাভ ও মনোজিং বোষাল, (শুরুলিয়া); পরিমল দুমার চক্রবর্ত্তা. (জামালপুর); অজিত কুমার বোস, (মজ্বংফরপুর); পঞ্চানন কই, (উন্টাডাঙ্গা). কোতা, বৃচি, অঞ্চলি, কমল ও ধীরেক্রলাল ঘোষ, (ডিব্রুগড়); কুমারী আভা রায়. (কলিকাতা), কামাক্ষাচক্র বল, (ডালটনগঞ্জ); বিশু, মৃধু, ছবি ও কিতীশচক্স দাস, (বালীগঞ্জ); মিস দেবলা ঘোষ, (বাকীপুর); জ্যোতিপ্রকাশ রায়চৌধুরী, (রামগোপালপুর); বাদম্ভী সেনগুপ্তা. (কলিকাতা) ইন্দিরা ঘোষ, (ঢাকা); আশীষনাথ রায়, (পুরন্দরপুর); স্থবোধ, বুড়ো, বুদ্ধান, লতু ও ফিন্মী, (বে।লপুর), রেণু, কণা, স্থনীল ও অরুণ. (রাজসাহী) ; রমেশ. সোমেশ, ভবেশ, বিশ্বনাথ, মহ, টুছ, রুছ ও ভাছ, (মধুপুর) ; রঞ্জন সরকার, (বালীগঞ্জ); ভবানীপ্রসাদ, গুপু, (ডিক্রগড়); হীরা বন্ধ, (লাহোর), সাধনা, অর্চনা, গোপাল ও রাথাল, (গৌহাটী): রাধারাণী চক্রবন্তা (জলপাইগুড়ি); প্রস্থন, অরুণ, শৈলেশ, টিপলু এবং গাব্লু, (মীরাট);



পৰিত্ৰ ও প্ৰাস্থন গুপু, (পাটনা); স্থনীল ও দলীল দেন, (পাৰনা); হারাধন বস্কু, (ছাপড়া); স্থনীজনাথ গুছ, (ভবানীপুর); লেকা, হরিপদ, ভাগ্নেও যুগল কিশোব ভট্টাচার্যা, (ভবানীপুর); প্রশান্ত, অনন্ত, কানন ও হিটলার (জামবাজার), স্থাতোষ বস্কু, (কলিকাতা); মীরা তরফদার, (মহামনিংছ); মীরা ঘোষ, (কলিকাতা); কমলা চ্যাটাজ্জী, (জামবাজার); অমির, অমল, অজি হু, কারু, গুছুও মঞু, (মানভূম); অকণ কিরণ শীল, (বরিশাল); সরোজ কুমার নায়ক, (মেদিনীপুর); বেণু, পিন্তু, সিন্তু ও বাবলু, (কলিকাতা); স্কুমার ও বলেজ নাথ বল্লোপাধ্যায়, (শিবপুর); সভোক্রনাথ গুপু, (ঝামাপুক্র); অঞ্চলি গুপুন, (কলিকাতা); অমিয়, অমল, গোপাল, অজিত, সারু এবং লুলু, (থুদিয়া)।

যাদের একটি ভুল হরেছে তানের নাম স্থানাভাবে ছাব। এবার সম্ভব হল না।

# म क की कि

নীচের শন্দ-চৌকির সাদা ঘরগুলি এক একটি অক্ষয় দিয়ে ভটি কর। নহতের সঙ্গে কথাগুলির নিদ্দেশ দেওয়া হল। পাঠাবার শেষ তারিপ ২৮শে আশ্বিন। কেবল নিভূলি উত্তরণাতাদের নাম কার্ত্তিকে প্রকাশিত হবে।

| <b>&gt;</b> | <b>ર</b> | ু র  | •.   |                                              | •    | 8<br>वि         |                      | •   |
|-------------|----------|------|------|----------------------------------------------|------|-----------------|----------------------|-----|
| <b>.</b>    | क्       |      | 9    | •                                            | - 11 | 1               | •                    |     |
| <b>3</b>    |          | •    |      | •                                            | ্ত   |                 | . u s utraballa diri | •   |
| য়ৄ         | •        | 35 T | ल    | at ,                                         | •    | বী .            | •                    | 32  |
| 39          | 38       | •    | •    | •                                            | >€ ~ | -               | •                    |     |
| •           | 36       | 39   | •    | <b>≥</b> ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ | A    | •               | 3± .                 |     |
| ₹•          |          | मा   | •    |                                              | . •  | <b>२५</b><br>1त | 더                    | ন্ন |
| <b>22</b>   | क        | •    | र्दै | म                                            | •    | 58              | ম!                   |     |
|             | •        |      | २ १  |                                              | •    | २७              |                      |     |

#### **নিদে**দিশ

#### পাশাপাশি ঃ

১। পরশুরামের প্রসঙ্গে 'এর' কথাই মনে পড়ে । এ। বিংমশালের গ্রাহকরা যা। ৮। অস্থির সমূজে দেখতে পাওয়া যায় । ু । এর আদর যে পায়নি তাকে তুর্জাগ।



বলতে হবে। ১০। পাখীর ভানা ভেডে আছে এর ভেতর। ১১। হাত পা মচকালে এতে অনেক উপকার দেশা যায়। ১০। আমানের দেশের মেরেবের এর প্রতি ভক্তি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ১৫। বুদ্ধের সময় বিশেষভাবে দরকার হয়। ১৬। গুভকার্যা এর প্রয়োজন। ১৮। লোকে বলে এর শেষ রাধতে নেই। ১৯। পরিছার। ২০। বিখ্যাত সভলাগরের স্ত্রী। ২১। ধর্মমতের গোড়ামিই আজ ভাতেবর্ষকে "—"করেছে। ২২।, তৃষ্টুছেলের গুকুমশায় পেছন ফিরলে দেখায়। ২০। এর গ্রনে প্রবেশ করা বড় তুরুহা, ১৪। তিব্বতী হরিণ। ২৫। স্বার প্রিয়া ২৬। বিলাসের সঙ্গে প্রায়ই দেখা যায় ওলটপালট।

#### ওপর নীতে

১ এয়ন স্থলের যার অন্ধ্র তারই কিনা দেহ নেই। ২। এর ঝুলিটী কোথার হারিয়ে গেল ৫ ৩।

চিরচঞ্চলা ইনি। ৪। ধুউরাষ্ট্রের পিতা। ৫। এর যদিও কর নেই কিন্তু এর নাম হয়েছে করী এ নামটি কি

ঠিক ৫ ৭। ঈশরের দৃত। ৮। যা হয়ে গেছে। ২২। বিপদে অনেকেরই বুদ্ধিনাশ হয়। ২৪। বর্ষকালে
এর শোভা মনকে আনিশ দেয়। ১৫। ইনি বৈকুঠবাসী। ২৭। মহাভারতের বিখ্যাত নারী। ২০। এ কেইই

স্প্ল করেনা। ২৯। এ করে কোন লাভ ত হয়ই না বরঞ্জ এ অত্যের ব্যাধার কারণ হয়। ২০। আগেকরে

দিনের চোর ভাকাতের। এ। গুণ অন্ধীকার করত না। ২২। এর স্বপ্ল দরিছের না দেপটে ভালো। ২০।

শিশুরা পেলে খুব সুসি হয়।

#### পুজার ছুটি প্রতিযোগিতা

পূজার ছুটিতে তোমর। কোথায় কে কি করলে কোন একদিনের মজার ঘটনা, কোন এক রাতের রহস্ত, কোন মজার গল্প, কোন নতুন দেশ বা নৃতন বন্ধুর পরিচয়—তার ছোট্ট কাহিনী লিখতে হবে এই প্রতিযোগিতায়।

বুঝতে পেরেছ বোধহর পুরে। পূজোর ছুটিটা কি করেছ তার বর্ণনা দিতে হবে না—কোন একটা বিষয় যা তোমাদের ভাল লেগেচে তাই নিয়ে লিখতে হবে।

রংমশালের একপাতার বেশী হবে না। নাম, গ্রা: নং, বয়স, অভিভাবকের সাক্ষর ইত্যাদি লিপবে। হটো পুরস্কার থাকবে: একটা **ভেটিদের একটা বস্তদের**।

পাঠাবার শেষ ভারিগ: ২০শে কার্ত্তিক।

বিজ্ঞাপন-আবাঢ়, ১৩৪৫

15, 3088 ABBROLDS AND THE

ওরে বাবা ও হুটো কি ?

J.

# पूरे थूनी! पूरे थूनी!!

ভয় নেই তা বলে অনেক মিষ্টি কথা আছে অনেক মিষ্টি গণ্প!

কালু ভুলুকে তোমরা
না ভালবেসে পারবে না
ময়ুরের নাচ দেখে
অবাক হয়ে যাবে
ঝিক্মিকির কি তেজ
বাঘের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ায়!
নূতন বই বেরিয়েছে

—সুকুমার দে সরকারের—



রংমশাল কার্য্যালয় ১৫৪, রসারোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। দাম মাত্র বারে। আনা।



কবিরাজ—এন, এন সেন এণ্ড কোং নিঃ ৮।১ লোয়ার চিংপুর রোড, কলিকাতা।

অপ্রতিদ্বনী এ্যাড্ভেঞ্চার লেখক শ্রীধীরেন্দ্র লাল ধরের—নতুন বই আধার রাতে আর্ত্তনাদ

—সরোজ, ডেভিড**্ বিনয়বাবুর ও সনির** নতুন এ্যাড্ভেঞ্ার—

এই বইথানি পড়ে এই ফুক্ত হেমেন্দ্র কুমার রায় লিখেছেন— 'প্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র লাল ধরের **আঁথার** রাতে আর্জনাদ নামে উপভাসথানি পড়ে থুনী হলুম। আক্ষকাল এই শ্রেণীর উপভাস প্রায় দকলেই লিথছেন— বারা অধিকারী নন তাঁরাও। বীরেক্সলালের উপভাসথানি সে শ্রেণীর নয়।

এর মধ্যে উপভোগ্য বন্ধ আছে।" মুল্যু বারো আনা মাত্র।

প্রাপ্তিস্থান কমলা বুক ডিপো লিঃ

# নব্বর্ষের ক'খানা ভাল আর নতুন বই

#### জ্ঞাগোষ্ঠবিহারী দে প্রণীত শিশু সার্বি

এতে আছে—সরল ভাষায় জল ও বাতাসের তরঙ্গ আর প্রবাহতত্ব। রেডিও, টেলিফোনের কণা—আর মন ও বৃদ্ধি, কাজ ও কৌশল, শরীর ও মন্তিদ্ধ, ভালমন্দ, ছোটবড়, আসল-নকল প্রভৃতি বিষয়ে নীতিম্লক ঘটনার সরস কণা।

সবে মাত্র বেরিয়েছে। দাম হয় আলা।

#### জাতকের গল্পমঞ্জুষা

ইতিহাসে গৌতম বৃদ্ধের কথা পড়েছ—কিন্তু তাঁর অতীত জন্মকথায় বে কয়টি ভাল ভাল নীতিমূলক কাহিনী আছে তা জানা উচিত; এ বই তার স্থন্য আহরণ।

मांग हम वाना।

### ছোউদের স্থতন

শ্রীশিবরাম চক্রবর্তীর

## মণ্টুর মাষ্টার

নতুন হাসির বই। সবে মাত্র বেরিয়েছে। একটি গল্পে গোবিন্দবাই গান্ধিজিকে কি ভাবে সহর দেখিয়েছিলেন তার কাহিনী পড়লে হাস্তে হাস্তে পেটের নাড়ি ছিঁড়ে যাবে। সভ্য ঘটনা।

দাম হয় আনা। শ্রীসুনিশ্বল বসুর

### লালন ককিরের ভিটে

নামকর। বই—বার বার পড়লেও গল্পগলি কখনও পুরনো হয় না দাম হয় আনা।

গ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

#### সোনার পাহাড়

এ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। পড়তে পড়তে গায়ে কাটা দেয় যেমন, তেমনি উৎসাহে হাত পা ছুঁড়তে হয়।

नाम नम जाना।

### গল্পবীথি

শিশুমনের উপযোগী কয়েকটি সরস গল্পের সাজি। **দ্বিতীয় সংস্করণ।** 

माय हुए आना।

#### নীতিগল্প গুড়

পারতা কবি শেথ সাদির নীতিমূলক গল্পগুলি বাংলাফ রূপ ও রুসে শ্রীমণ্ডিত হয়েছে।

চতুর্থ সংক্ষরণ।

দাম ছয় আনা।

#### ও নামকরা বই

শ্রীহেনেক্রকুমার রায়ের

#### আজব দেশে অসলা

বাঙালায় Alice in Wonderland, শীঘ্রই পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত হয়ে **দিতীয় সংস্করণ বেরুবে।** দাম আট আনা।

শ্রীস্থাংশু দাসগুপ্তের

# মায়াপুরীর ভূত

যে ভূতের গল্প তোমাদের ভীক করে তা' ভাল নয়। ভূতকে জব্দ করবার উপায় দেখে নাও,

খরচা মাত্র ছ' আনা।

শ্রীশৈলনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর

#### বেজায় হাসি

এবার পুজোর দিতীয় সংস্করণ বেরুল। হাসির কবিতা আর কার্টুন ছবি। দাম পাঁচ আনা।

ইস্টার্ণ-ল-হাউস, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাত

# বন্ধে লাইফ

এসিওরেন্স কোম্পানী লিঃ

0

- সম্পত্তি—>কোটী টাকার উপর
- নুতন বীমা ১৪, , , ,
- চল্তি বীমা৬" " "

মেসার্গ সেন এণ্ড কোৎ চীফ্ এজেন্ট্রস্

১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

প্রভিডেন্ট বীমা জগতে যুগাস্তর আনিয়াছে

ইণ্ডিয়া প্রভিডেণ্ট

কোম্পানী লিমিটেড

१८८८ — ७,७७,७८८ व्ह

1305 - 9,00,33(1/b ...

>>> - . (, 29, 5 ? ) / 5 ,,

এই ক্রমবর্দ্ধমান বীমা তহবীল কি ইহার সাফল্যের নিদর্শন নহে ?

माजिक हाँमा। ०/० इहेट २ ् होका।

হেড আফিস: ১০ নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা

### FOR ALL YOUR BLOCKS

CONSULT

# R. B. Dutta & Bros.

(Blockmakers to the Rang Mashal)

1A, Brojo Nath Dutta Lane,

P.O. BOWBAZAR

CALCUTTA.

#### এক্সায়ার অফ ইণ্ডিয়া

লাইফ এম্মাপ্তরেন্স কোং, লিমিটেড

সম্পত্তি " ৪,৮৭,২৭,০০০

আয

... 47,08,000

চলতি বীমা " ১২,৮২,৮৮,০০০

নৃতন বীমা " ১,৮৬,৬৯,০০০

### ডি, এম, দাস এও সন্ম লিমিটেড

চীক এজেন্টস্— বাংলা, বিহার, উড়িয়া, আসাম।

২৮, ডালহোদী স্কোয়ার, কলিকাতা



# অরগ্যাণ কোং

৬১১১; রসা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা আমাদের নিজ কারখানায় অরগ্যান, হারমোনিয়ম, গ্রামোফোন, দেতার, এদ্রাজ, বাঁশী, নানাপ্রকার বাগ্যযন্ত্র প্রস্তুত ও মেরামত করা হয়।

### =স্থৰণ স্থাবোগ=

ইন্ষ্টলমেণ্ট অর্থাৎ মাসিক কিন্তিতে টাকা দেওয়ার

# ভারতের সর্বপুরাতন জীবন বীমা কোম্পানী

# বোম্বে মিউচুয়্যাল লাইফ

এসিওরেন্স সোসাইটী লিমিটেড্ (স্থাপিত ১৮৭১)

কয়েকটা উল্লেখযোগ্য বিবরণ

১৯৩৫ সালে— নৃতন জীবন বীমার কাজ:—১ কোটি ৮৬ সক্ষ টাকার উপর বোনাস—প্রতিহাজারে প্রতিবংসর আজীবন বীমায় ২৬, মেয়াদী বীমায় ২১,

বিস্তারিত বিবরণের জন্ম পত্র লিখুন—

### मिलिमात এए मन, हीक এ জেन्हेम्

১০০ নং ক্লাইভ প্লীট,

কলিকাতা।

অনেক সময় আপনার বোধহয় ভাবনা হয় :--

- ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্ম মাসিক অন্যান ১০ টাকা বৃত্তি ?
  - কল্ঠার বিবাহের জন্ম আর্থিক ব্যবস্থা ?
- পুত্রের জীবনযাত্রার জন্ম একত্রে মোটা টাকা পুঁজির ব্যবস্থা ? •

আমাদের শিশু মঞ্জ বীমাই আপনার সমন্ত দায়িছের সমাধান করিতে পারে।



# वालियान एम् ऐफे क्षे हे भारते ब

লাইফ ইন্সিওৱেন্স ব্যাক্ষ লিমিটেড ৪নং এসপ্লানেড্ ইষ্ট কলিকাতা।



|             | বিষয়                                 | (লখক                             | পৃষ্ঠা      |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| ١ د         | শিশু সাহিত্য ( প্রবন্ধ)               | শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর          | <b>૧</b> ৬২ |
| २ ।         | ভূতুড়ে ( গল্প )                      | শ্রীস্থকুমার দে সরকার            | 9.60        |
| 91          | বয়দের প্রতিযোগিতা ( প্রবন্ধ )        | শ্রীইন্দিরা দেবী                 | ৭৬৯         |
| 8           | দেশলাইয়ের বান্ধ (গল্প)               | শ্রীকামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় | 990         |
| e 1         | স্পু (কবিতা)                          | গ্রীদৌমিত্র শঙ্কর দাসগুপ্ত       | ৭ ৭ ৬       |
| 91          | আমার ম্যাজিক                          | যাতৃকর—পি সি রায়                | 9 95        |
| 9 1         | तिकि िकि (शद्म)                       | শ্রীরনেশচন্দ্র ঘোষ               | 9৮8         |
| b 1         | উড়ো স্বাহান্ত (কবিতা)                | ত্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত           | ಅವರಿ        |
| اد          | সন্ধানী (সোডাওয়াটারের গল্প)          | শ্ৰীশাম্ক •                      | 366         |
| >01         | পদ্মরাগ বৃদ্ধ ( উপন্যাস )             | শ্রীহেমেন্দ্র কুমার রায়         | ۵ ه ط       |
| >> I        | পাশ্লাবী উপকথা (গল্প)                 | শ্রীমতী কুমুদিনী দত্ত            | ৮০৭         |
| 25          | ছুটির ঘণ্টা                           | •••                              | 625         |
|             | নিখিল ভারত সম্ভরণ প্রতিযোগিতা         | •••                              |             |
|             | রাজ্পুতানা ক্রিকেট দল 💮 😶 বি, সি      | •••                              |             |
|             | অষ্ট্ৰেলিয়া ক্ৰিকেট দল               |                                  |             |
|             | ফুটবল                                 | শ্রীস্থশীল কুমার বস্থ            |             |
| 106         | অম্রলতা ( উপত্যাস )                   | শ্ৰীসতীকান্ত গুৰু                | <b>७</b> ३७ |
| 186         | ধারা আমাদের শ্বরণীয় ( কবি ইকবাল)     | •••                              | <b>∀</b> २० |
| 30 1        | চলস্থিকা্ · · ·                       |                                  | <b>৮</b> २२ |
| १७१         | পৃথিবী ছাড়িয়ে ( উপক্রাস )           | শ্রীপ্রেমেক্স মিত্র              | ৮২ <b>৭</b> |
| >91         | রংমশাল প্রীতি-উৎসব · · ·              | •••                              | ৮৩১         |
| 361         | द्रश्मात्र पंत                        | •••                              | ৮৩৫         |
| 1 66        | উৎসাহীর চিঠি                          |                                  | ় ৮৩৭       |
| <b>ं</b> २० | চিঠির বাক্স দিদিভাই                   |                                  | ৮৩৮         |
| २५।         | নৃতন প্রজিয়োগিতা ও নৃতন ধাঁধা        | ***                              | ৮৪৩         |
|             | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                  |             |



জগতের

বাংলা বই

# **मिक्किणां बिक्करने ब**

কিশোর স্বর্গের দীপালী

# কিশোর-উপন্যাস সিরিজ

উৎপল ও র ফান্ট বয় লান্টবয় চারু ও হারু কিশোরদের মন

जकल शुखकालरम

কিশোর রাজ্যের সবুজ কাহিনী

চক্ষুরোগে



शाहि

न्रगश्

সেলাস' লোটাস্ ছনি (Lotus Honey) কাবতীর চকুরোগের মহৌষধ। পৃথিবীর সর্ব্জেই বিশেষরূপে পরীক্ষিত ও প্রশংসিত সম্পূর্ণ নিরাপদ, নিশ্চিত ও নির্ভরযোগ্য। সন্তার কুহকে বাজে নকল কিনিবেন না। আসলের জন্ত 'সেলাস' বলিয়া চাহিবেন। স্ব্জিত্র ভাক্তারখানার পাওয়া যায়।

্ত্রিখ্ ট্টানিষ্ট্টি, বাধগেট্, ফ্রাঙ্ক রস্, ও এন্ মুখাজ্জী প্রভৃতি কলিকাতার সমস্ত সন্ধান্ত উবধালয়ে পাইবেন।
--- বিশেষ বিবরণ বিনামূল্যে --

ডি**ট্রিবিউটিং এজেট—ইণ্ডোট্রেডিং এজেন্সী**—২নং, রয়াল এ**ল্লচেণ্ড প্লেস**, কলিকাতা।

# চর্ম শিল্প

১৬৪/৩ রদা রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা। **লেট্ অব**্

ওয়াট্স্ এণ্ড কোং

এখানে জুতো, স্থটকেশ, প্রভৃতি যাবতীয় চর্মা নির্দ্মিত জিনিয

প্রস্তুত হয়।

বিশেষৎ—সন্তা ও মজবুত : বাংলার চর্মা শিক্ষের সহায়তা করুল।





# অভিভাবকের চিম্বা সম্ভাবের ভবিষ্য

তোমরা আজ যারা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা আছ, তোমাদের ভবিয়াৎ ভেবে তোমাদের বাপ মা যাঁরা অভিভাবক আছেন তাঁরা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েন—তাঁরা ভাবেন যে তোমাদের খাওয়া, দাওয়া, লেখাপড়া ইত্যাদির জন্ম কি ভাল ব্যবস্থা করা যেতে পারে। "ত্যাহ্যাহ্যান্তের শিশুসকলে বীমা" এ সব ভাবনার হাত হতে উদ্ধার পাবার বেশ ভাল বন্দোবস্ত করেছেন। তোমাদের বাপ-মা-কে সবিশেষ জানাবার জন্ম লিখতে বলবে।

ম্যানেজার :আর্য্যস্থান ইন্সিওরেস কোম্পানী, লিমিটেড্
২ নং ভালহাউসী ফোহার, কলিকাতা।

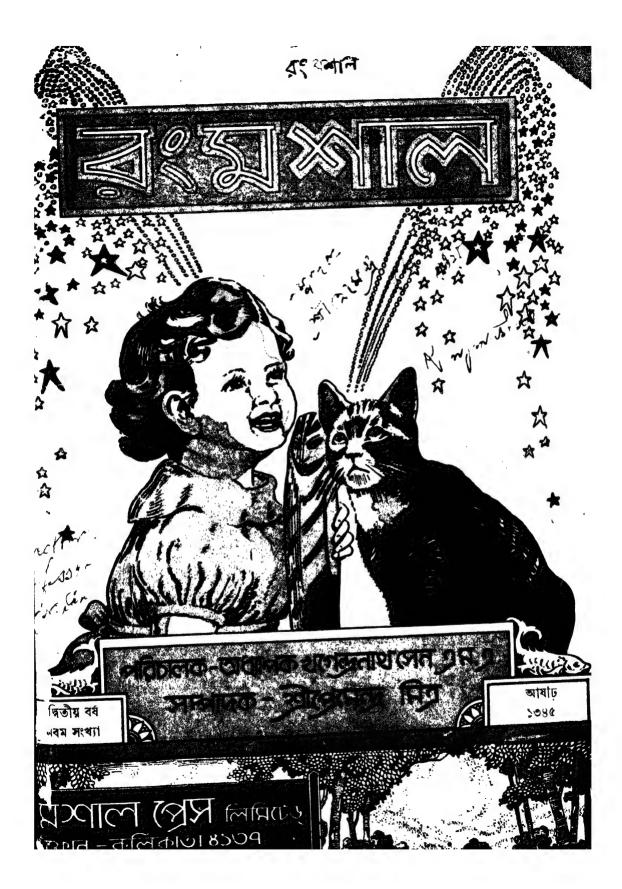

# We live in the age of machinery

It is an undeniable fact that we "live in the age of machinery." With machines people are doing wonders to-day. Being completely equipped with modern appliances, machines, apparatuses and materials, we have combined quickness with cheapness and quality.

Our products are neat and fine as they are always supervised by experts.

LET OUR EXPERIENCE GUIDE YOU IN YOUR COLOUR, HALF-TONE & LINE BLOCKS, ARTIS-TIC & COMMERCIAL DESIGNS

TIC & COMMERCIAL DESIGNS Gram : "Mez

BHARAT PHOTOTYPE STUDIO
PHOTOENGRAVERS. DESIGNERS & PRESENTATION CARD MANUFACTURERS
72-1, COLLEGE STREET, CALCUTTA